

"সভাষ্ শিবষ্ স্থন্দরম্ নায়মাত্মা বলচীনেন লভা:"

# ৪৯শভাগ বিপ্রহারণ, ১৩৫৬ বর সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির ছায়া

পশ্চিমবদে অণাত্তি ও বিশুখলা স্ক্টির জন্ম নানা দিক रहेट वित्मयकारव क्रिडे हिम्बिक्ट । क्यामिडे श्रेष्ट्य क्यानिडे "লেবার লীডার" ও অধ্যাপক, কাঞ্জানবিহীন ছাত্র ও তরুণ-ভক্ষী, বিদেশীর ক্রীভদাস গুপ্তচর "পঞ্চরবাহিনী" সংগঠক, দ'রিছবিদীন অর্থনালুপ বা ক্ষভালোভী "কংগ্রেদী" নেতা, ख्याकथिक वाख्यां चान्नकरमहे (मट्यंत यात्रनवावस् वानहाम ক্রিতে ব্যস্ত। অনেকের মনে ইতিমধোই আশহা ক্রিয়াছে যে, দেশে অরাজকতা ও মাৎভভায়ের প্লাবন আসিবেই, ভাহার প্রতিরোধ অসম্ভব। বস্তুড: এই সকল ভয়ই কাটিয়া যাইত যদি দেশের শাসন, সংস্কার ও পোষণ সবল ও যোগ্য ব্যক্তির খাতে থাকিত এবং দেখের প্রকৃত অধিবাসীবর্গের সহিত দেখের भागन-भूथमात **উচ্চ**তম অধিকারীবর্গের—এক্ষেত্রে মন্ত্রিমঞ্জী —সংযোগ ও সহাত্ত্তি থাকিত। দেশের প্রকৃত অধিবাসীরুক্ यि छेरशी एउ वराइनिए ७ वन ११ इस एटन (मरन वर्धान-কভা ও অশাভি অনিবাৰ্য। এই বতঃসিৱ সভ্য বুৰিতে না পারায় "দিলীখনো বা জগদীখনো বা" ঘোগল বাদশাক্ সাঞাজ্য ৰোহাটয়াছিলেন এবং সদাগরা বস্থনরার প্রবল্ভন অধিকারী ত্রিষ্টপ সিংহও আৰু নৰ্বভবিহীন করাগ্রন্থ ক্রন্থায় পতিত स्हेशारम् । इः (चंत्र विश्वतः, आमारमञ अकलारमञ्ज-रेमवनन —খাৰীনভার—অধিকারীবর্গও অনভ্যন্ত ক্ষণভা প্রাপ্তির মন্তভার क्लारिन এই बहानित्नत मर्याहे भिर जून क्तिए विश्वरियन ।

পশ্চিমবদের মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে যোগ্য লোক মাত্র করেকক্ষম আছেন। সম্পূর্ণ অযোগ্য বা অকর্মণা চারি ক্ষম আছেন
এবং সামান্ত যোগ্যভার্ক্ত বাকী করক্ষম আছেন। ঐ দিতীর
বা তৃতীর শ্রেমীর লোক কোন কথা কোন দিনই বুলিবেন
না, কেননা উচ্চাদের বুলির ঘট প্রায় শৃত্ত বা একেবারেই শুক।
কিন্ত যে করক্ষম যোগ্য লোক আছেম উচ্চাদের এবন বুবা
উচ্চিত বে, তাঁহারা সর্বজ্ঞ নহেন। দেশের কথা বলিতে
উচ্চারা এবনও বুলিতেছেন কলিকাতা, যেন কলিকাতা
বর্জিত পশ্চিমবক আর কিন্তুই নাই, এবং সমন্তা বুলিতে
উচ্চারা কেবল বুলিতেছেন বাজহারা সমন্তা বা ক্য়ানিই

সমভা। তাঁহাদের এখন জানা প্রয়োজন বে, চাটুকারের ছভিবাজাই একমাত্র সংপরামর্শ নহে। সমর থাকিতে কঠোর অপ্রির সভ্য তাঁহাদের ভ্রমত হইবে ন'হলে দেশে নিদারুল বিজ্ঞোক ও তাঁহাদের চরম হুন্মি হইবেই। দেশের যথাসর্কার চালিয়া দিলেও প্রবঞ্জ নকল "বাভহারা"দিপের কু'কপ্রবজ্ঞসন্তব, প্রকৃত বাভহারার ভো ১:ব ঘ্'চবেই মা, এবং দেশ-ব্যাপী অসভোষের প্লাবন বহিলে লক্ষ্পত্র প্রস্তুত বাভ্রার দেশে কর্মানিই ক্ষম হইবে না।

## ক্ষ্যুনিষ্ট আন্দোলন

পশ্চিমবদে ক্য়ানিঃ আন্দোলন বলে আৰু ইতন্ত বিভাৱলাভ করিতেছে। শুধু কলিকাভার নহে, প্রামাণ্ডলেও ইহা
ক্রমেই বাড়িতেছে। পুঠপাই, পুলিসের সহিত বঙ্গুদ্ধ, ভাকাতি
প্রকৃতি বেশ বাড়িতেছে। গুড আসামীকে বলপ্রয়োগে উলারের
চেষ্টাও হইতেছে। কলিকাভার এই উপদ্রব প্রার নিভাইনমিত্তিক
হয়। গাড়াইরাছে। ১৪৪ বারা যথন শহরে বলবং ছিল ভবন
আন্দোলনের ধ্যা ছিল ১৪৪ বারা ভোল; উহা ভূলিরা
দেওরার পর সভাও শোভাষাত্রা হইতেছে কিছ শোভাষাত্রা
হইতে পুলিগের উপর বোমা নিকেপ হইভেছে আন্দোলনের
নবভ্য বিশেষ্ড। ঐ সকে আছে ৫ইট বাসে জারি প্রায়ান।

এইছলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, এখনও এই আন্দোলন কোনও সাংঘাতিক রূপ বারণ করে নাই। কলিকাভার বাহিরে এই আন্দোলন সন্পর্কে যেরূপ কলাও করিয়া সংবাদ প্রেরিত হইতেছে, এবং কলিকাভার সংবাদপরে মারে মারে নাবে — বিশেষতঃ একট দারিছবিহীন ইংরেজী দৈনিকে—, যরূপ রংচং করিয়া সংবাদ সরবরাহ করা হইতেছে, ভাহাতে বাহিরের লোকের মনে বারণা জ্বিতেছে যে, ক্লিকাভায় বিভূত জ্বাজকভাও মাংস্যভারের প্রোভ বহিতেছে। বলা বাহল্য, ইহা সম্পূর্ণ ভূল, কেননা ঘেবানে ৮০ লক্ষ্ণ লোকের বসতি সেবানে সামাত হুই পাঁচ শত লোকের আন্দোলন সেরূপ ওক্ষপ্র ইংডেই পারে মা। ভবে প্লেগ মহামারী ইত্যাদি যেনন সমর পাঁকিতে প্রতিরোধ করা উচিত এইরূপ আন্দোলনেও সেরূপ ব্রহা প্রয়োজন।

কলেছ প্লাটে মেডিক্যাল কলেছ হইতে বিশ্ববিভালর পর্যাত্ত चाट्यामात्वत सर्वायत्मत अवर शक्ष्यत्र अरे भीवांनांत वर्षा এবন প্রবাস্থ উহা সীয়াবদ্ধ আছে। গত ১০ই নবেম্বর বিলেয গোলবোগ হইয়াছে। এ দিনের একট বাস আক্রমণের দুর্ভ আমাদের মিকেদের প্রভাক দেখিবার সৌভাগ্য হটয়াছিল এবং वर्षमान चार्त्नामरनद अक्षे विर्भव स्वभ के दिन चार्मारदर চোৰে পভিয়াছে। কলেক দ্লীট এবং মিৰ্ব্ছাপুরের মোড়ে ইট মারিয়া বাদটি থামানো হয়। তার পর উহার ব্যাটারিট বুলিবার (চট্টা চলে। অভঃপর ডাইভারের আসনের গদীট বাহির করিয়া উহার ছোবড়াগুলির সাহায্যে অভিন বরাইবার व्याद्यांक्रभ एटेटल (पर्या यात्र। अटे अन्तर्य प्रदेष्ठे विषय वित्यय ভাবে আমরা লক্ষা করিয়াছি, এই দলের উদ্বেশ্ত ছিল নিছক আন্দোলন নয়, তাহার সলে পুঠ। তথু বাসের वाहिति नवः धेर्नानकात पतिष्ठ (कत्रीश्ववादान काशृह. পামছা প্রভৃতিও পুঠ হইয়াছে। বিতীয়ত: যে লোকট আগুন (मध्योव वित्मय (ps) कविटिक्स जाराव (भागक अवर माहि (मारकत विराधक प्रविश् । अ कथा अभिशा न्या द्वा গিরাছিল সে পুর্ববেশর মুসলমান। ক্যুনিষ্ট আন্দোলনে পাকিস্থানীর যোগ অভিশয় অরুত্বপূর্ণ। বিশ্বলা স্ট্র যেবানে फेटबड़, (मबार्य এर इटेरबंद (यांग जार्य) विविध नव : जड़ड: ভার একটি চাকুষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। বাস আক্রমণ আরম্ভ করায় একজন ২৫:২৬ বংগর বয়স্ক ছাফ-লার্ট ও সাদা ফুল প্যাণ্ট পরিহিত যুবক চীংকার করিয়াই "কম্বেড কৃষ্ৱেড বাস পোড়াও" বলিয়া আক্রমণ আরম্ভ ক্রাইরাই ष्ट्रीक्षा धिमन्ना यात्र । जारात अरुर्यात्र आर्ट-मण करमन मरना ঐ মুসলমান মুবক ও তিন-চারি জন স্থলের ছেলে, বাকী বাভার সাধারণ লোক যাহার মধ্যে অন্ত: আরও এক জন পূৰ্ববৰবাসী।

বাস আক্রমণ ও সরকারী প্রেসনোট

টেট বাদ আক্রমণ সম্বন্ধে ছুইট সরকারী প্রেসনোট প্রকাশিত হুইয়াছে। আমরা ব'লতে বাধ্য যে, ছুইটভেট্ শেষের দিকে সরকারী মন্তব্য থাকা ছুইয়াছে ভাত্য সুথিবেচিত হুম নাই। প্রথমট প্রকাশিত হয় ১১ই নবেশ্বর উত্য এইলপঃ

"১০ই নবেধর, বহম্পতিবার অপরাত্নে ছাত্র কেডাবেশন ও অভাভদের আহুত একটি সভার পরে মহম্মদ আলি পার্কের আশেপাশে পুনরার হালাবা ঘটরাছে। ছাত্রদের একটি শোভাষাত্রা (উহাতে কয়েকটি বালিকাও ছিল) হিংসাত্মক কার্য্যকলাপে আহ্বান কানাইরা আপত্তিকর ধ্বনি করিতে করিতে পার্কের হিকে অঞ্জসর হয়। সম্রতি করেকটি ঘটনার যেত্রপ দেখা গিরাছে, সেরুপ বর্তমান ক্লেত্রেও কোন কোন শোভাষাত্রাকারীর হাতে বেশনের ধলিয়া ছিল। এ সকল ধলিয়ার বোনা ও পটকা বহিরাছে বলিয়া সন্দেহ হয়। কার্য্যে

निवृक्त इरे कम कमरहेरल इरे कम (भाषायाकाकाबीरक बनिवा কেলে। উহাদের রেশনের ধলিয়ার বান্তবিক্ট বোহা ছিল। তুই অন শোভাষাঝাকারীকে ধরিয়া কেলা ভইরাছে দেখিতে পাইরা অভাত শোভাষাত্রাকারীরা ক্ষেপিরা উঠে এবং कमाहेरल हरे कराक चार्छ कविया छेरानिशाक युक्क कविया লয়। কর্তব্যরত পুলিসের এসিগ্রাণ্ট ক্ষিণনার এ সময় ক্ষতা (वचारेबी (यायन) करतन अवर जासामित्रक हिम्सा यारेटज বলেন : অনতা ইট-পাটকেল ও লোডা-ওয়াটার বোডলের সাহায্যে পুলিসের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাইতে থাকিলে मृह नार्वितानना क्रिएक एरेबारक। सम्बा ब्यक्क द्रेबा इरे দিকে পলায়ন করে, কিছ ভংগত্বেও ভাহারা পুলিসের প্রতি ৪ট বোষা নিক্ষেপ করে। ভাহারা ফ্রন্ত প্যারী সরকার খ্ৰীট ও হারিদন রোডে অবরোধ স্ট্র করে এবং অনেকক্ষণ যাবং নিকটবর্তী অলি-গলি হইতে পুলিদের প্রতি ইটপাটকেল ও পটকা নিকেশ কৰে: উত্তেজিত জনতাকে ছত্ৰভদ করার জ্ঞ কাঁছনে গ্যাপ প্ৰয়োগ কৱিতে হইয়াছে। ৪৬ জনকে প্রেপ্তার করা হইয়াছে : ভন্মবো গুট ক্ষের চিকিৎসার প্রয়ো-ৰুন হইয়াছে। বহু ক্য়ানিষ্ট পুছিকাও পুলিদের হতগত क्ट्रेश्वर्ष ।

হালামাড়ালে যানবাহনই হালামাড়ারীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। উক্ত অঞ্চলে ছুই ঘণ্টারও অবিত সময় টাম চলাচল বন্ধ রাবিতে ছইয়াছে! হারিসন রোড ও কলেজ খ্রাটের মোড়ে একবানা প্রেট বাসে অগ্নিসংযোগ করিয়া উহার ক্ষতি করা হয়। আমহাপ্র খ্রিট ও কেশব সেন খ্রাটের মোড়ে আর একবানা প্রেট বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কেশব সেন খ্রীট ও আপার সারকুলার বোডের মোড়ে অপর একবানা প্রেট বাসের প্রতিকল নিক্ষেপ করা হয়। এ সকল বিক্ষিপ্ত আক্রমনের কলে সকল সেকসনেই প্রেট বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হুট্যাছে।

গৰ্মে তি জনসাৰারণকে এ কথাই জানাইতে চাহ্নে যে, সরকারী অবে এই সকল প্রেট বাল চালানো হইতেছে। জন-সাৰারণ যাহাতে যাতায়াতে প্রবিধা পান ভজ্জ জনসাৰারণের বাবেই এগুলি চালানো হইতেছে। প্রকৃত প্রভাবে এগুলি জনসাবারণেরই সম্পত্তি। গভীর পরিতাপের কথা এই যে, দারিজ্ঞানহীন হরভ লোকেরা যবন ঐ সকল বাস আক্রমণ করে তবন বাসের যাত্রীরা বাহাদের সংখ্যা বিশের ক্ষ হইবে না—নিঃশব্দে উহা সহ্ত করেন এবং ভাহাবের নিজ্জ সম্পত্তিকে এ ভাবে নই হইতে দেন। জনসাবারণের মধ্যে বাহারা ঘটনাহলের নিকটে থাকেন, জনসাবারণের সম্পত্তি এভাবে নই হইতেছে দেবিলা ভাহারাও নিভাভ নিলিগু থাকেন। যদি এ অবস্থাই চলিতে থাকে ভবে জনলাবারণের ব্যবহার্য যানবাহন রক্ষা করা প্রতিসর পক্ষে অসভব না

হইলেও কঠিন হইবে এবং যে সকল অঞ্চলে এ ধরণের ব্যাপার পুনঃ পুনঃ ঘটতে থাকিবে গবর্লেন্ট সেই সকল অঞ্চলে টেট বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হয়ত বাব্য হইবেন। উহার কলে যে জনসাধারণের খুবই অস্ত্রিধা হইবে, গবগোন্ট তাহা বুবিতে পারিতেছেন, কিছু উহা করা হাড়া সবর্লেটর গতাছার নাই।"

ষিভীরট প্রকাশিত হইয়াছে ১৩ই নবেম্বর। উহা এইরূপ: "শনিবার বেলা প্রায় ৩টার সময় ব্যক্তিখাধীনতা ক্ষিটি. মহিলা আত্মহন্দা সমিতি, ছাত্র ফেটারেশন এবং বলীর क्षांद्रम्भिक (Bu हे क्षेत्रियन कर्द्यात्रत के प्रांति के के दिलानी मन्द्रायर्केत शामरम्हल अक मजाद अधिरवनन इस । मजास প্রায় সাত শত ভ্রম লোকের সমাবেশ হট্যাছিল। সভাছে অপরাহ প্রায় ৫টার সময় প্রায় ১ শত মহিলা সমেত প্রায় ৫ শত কন লে!কের এক শোভাযাত্র বহির্গত হয়। শোভা-যাত্রাট বর্ম্বতলা খ্রীই বরাবর অগ্রসর হইতে থাকে। 'পিপলস বিলিফ ক্মিটি'র একটি এম্বলেনের গাড়ীও শোভাঘাতার সংক ছিল। পণ চলিবার সময় শোভাষাত্রীরা ক্রমাগত হিংসালুক কার্ন্যে প্ররোচনাদায়ক উত্তেজনাপূর্ণ নানারপ ধ্বনি করিতে থাকে। ওয়েলিংটন স্বোগ্নারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উপনীত क्रेबाद शद जाहादा अकथार अवान महीद वामक्रवत्नद निक्रे त्याजात्यम श्राम परमद निक्षे त्याया नित्क्र कदिए पारक। শোভাধাতার অনুসমনকারী এপুলেল গাড়ীট হইতে শোভা-যাত্রীদের মধ্যে উক্ত বোমাগুলি বিভারণ করিতে দেবা निश्वादम । देशांतिय माथा करसकि चाधान त्यामा अ मादाचक বরণের বোমাও ছিল। বোমার টকরায় তিন জন কনষ্টেবল আহত হয়। অভঃপর পুলিদ কাঁছনে গ্যাস বাবহার করে এবং লাঠি চাৰ্জ্জ করে। শোভাখাতীরা অভ:পর বোমাবর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করে। ঐ সময়ে সঞ্জিতিত এলাকার গৃহগুলির ছাদ হইতেও বোমা নিকিপ্ত হইতে থাকে। কলে একট টাম গাড়ীতে আগ্রন লাগে এবং অপর একট টাম গাড়ীর ক্ষতি সাবিত হয়।

উক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে পুলিস ছয় জন মহিলা সংযত ৭২ জনকে গ্রেপ্তার করে। এনুলেন গাড়ীটও জাটক করা হয় এবং ইহার ডাক্তার ও চালককে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। শনিবার রাশ্মি ১টা পর্যান্ত জনগাধারণের মধ্যে কাহারও আহত হইবার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এমুলেল গাড়ীষ্টতে বহুসংখ্যক ক্য়ানিই পৃত্তিকা পাওয়া যায়। ঘটনান্থলের নিকটবর্তী যে সমস্ত গৃহ ইতে বোমা নিজিপ্ত হইয়াছিল ঐপ্রলিতেও ভল্লাগী চলিতে থাকে।

্ এই প্রসঙ্গে গবরে ক কলিকাভার শান্তিবিয় জনসাধারণের

একট বিষয়ের প্রতি **২টি আকর্ব**ণ করিতে চাছেন। এট নগরীর অধিকাংশ অধিবাসীই শান্তিকামী। প্রভ করেকদিন যাবং এই সকল শোভাবাতী পোলযোগ ও বিলয়লা স্ট্র করিতেহে। তাহারা বিভিন্নপ অন্তে সক্ষিত থাকে। স্পইট बूबी यहिएलाह (य, अनदांशक्यक कांधा कदांत है(अर्थ नहेंग्राहे ভাহারা শোভাষাত্রায় যোগ দেয়। শনিবার অপরাত্রে অসহবেক্তে গঠিত এক দল লোকই গ্ৰহালির ছাদ হইতে বোষা নিক্ষেপ করিয়াছে। ছুম্পুতকারীরা এই ভাবে মুতন একট কৌশল অবস্থন করিয়াছে। विकेशिकिक अवर বোমা বছনের ভ্রম হালামাকারীরা একটি এখুলেল গাড়ী गत्न नहेशाहिन। देश चांत्र चान उक्त प्रमा। 'निनम तिशिक क्रिकेंद्र" क्रेनक हिक्शिक्षक (अश्वाद कर्दा इरेबाए । একটি বিশ্বলা স্টেকারী ঘটনার সহিত (এবলেন গাড়ীর) এটব্রপ যোগাযোগ একটি অস্বাভাবিক স্থটনা। এই সমন্ত धर्मना वह कविवाद क्ष गराव के खादाबनीय मर्वविव दावशह **अवस्था क्रि. ७ व्याप्त अवस्था । अवस्थ** কর্তবাদি পালনে ইচ্ছক নাগরিকদেয় সক্রিয় সাহায্য ও সহ-যোগিতার ৰুখ বিশেষভাবে আবেদন কানান যাইতেছে।"

প্রেসনোটের প্রধান বঞ্চব্য এই যে, বাসের যাত্রীরা ভীরুর কার বাস ছাডিয়া নামিয়া যাওয়াতেই বাস নই করিবার স্থােগ আন্দোলনকারীরা পায়। যেতেতু যাত্রীরা বাস রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন না সেইতেতু সরকার গোলযােগের স্থান এডাইয়া বাস চালাইবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং প্রেট বাস এখন ও ভাবেই চলিতেছে। এখানে স্থামাণের বক্ষব্য এই যে, সরকারী শক্ষ কার্যিতঃ যাহাই করুন তাঁহাদের এইরূপ ঘোষণা প্রকাশ্রভাবে করা উচিত হয় নাই, কেননা এটাকে কয়্যুনিইরা স্থানারাসে কয়লাভ বলিয়া বরিয়া দিগুণ উৎসাত্রে বিক্ষোভ চালাইবে।

এখন দেখা যাক, লোকে কেন ক্য়ানিষ্ট কর্তৃক টেট বাস আক্রমণে বাবা দিতে আসে না। ইহারও ছুইট কারণ আমরা লক্ষ্য করিবাছি। প্রথমতঃ অর, বর, বাসন্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রকৃতি সমস্ত প্রাথমিক সমস্ভার সমাবানে গ্রহর্ম ক্রের শোচনীয় অক্ষমতা। ট্যান্স রুদ্ধি, আপ্রিত বাংসল্য, অপচর রুদ্ধি প্রভৃতির দোমে ক্রমারেণের মনে গ্রহ্মে ক্রমারে একটা বিরূপ ভাব রহিয়াছে। এই গ্রহ্মে কিকে নিজন্ব গ্রহ্মে ক্রিলিয়া লোকে মনে করিতে পারিতেছে না। লোকে যথন কাহ্যকেও আপন মনে না করিবা কাঁটা ভাবে এবং নিজে ভাহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারে না তথন অপরকে ভাহার বিরুদ্ধে লভিতে দেবিলে সে মনে কোন ব্যথা পার না এবং অন্ততঃ পক্ষে নিজির থাকিরা ভাহাকে পরোক্ষে সহায়তা করে। ইহা মনোবিজ্ঞানের একট মূল কথা। বাংলার ক্ষমগাবারণের চিন্ত টক্র এইরূপ হুইরা বহিয়াছে এবং ভাষ্য প্রতিবাদ ও স্বালোচনা পর্যান্ত

ক্ষুমিট কাৰ্য্যকলাপ আৰ্যা পাওয়াতে লোকের মন আরও তিভ হইরাছে। এইছভ বত লোক আগাইরা আগে না। ভাষার উপর যথন ভারা দেখে য়ে গোলযোগের সংবাদ পাই-लिख पर्टनाइल द्वान मही, छेक्रभण्ड जदकांदी कर्पहांदी वा কংগ্ৰেস-নেতা উপস্থিত হ্ন না, অধচ আড়াল হইতে বেতার বক্তভা বা প্রেদনেটি মার্কত ইবারাই ক্ষ্মাধারণের "কাপুরুষভার" ভীত্র নিন্দা করেন তথন লোকে ভারও অসম্ভই হয়। বাস আক্রমণ, রাজা ব্যারিকেড প্রভৃতি বেরপ আমরা প্রভাক করিয়াছি ভাতাতে বেশ বুঝা যায় বাস আক্রমণ প্রভৃতি থামাইতে যাওয়ার একমাত্র অর্থ মারামারি করা। নাগরিকভাবোধ সম্পন্ন কোন লোক বা সম্পব্দ দল আঞ্চৰণ বন্ধ করিতে গেলে তাহার কি অবস্থা হয় তাহাও দেবিবার সৌভাগ্য আমাদের হট্যাছে। স্থামবাজারে এরপ अक्र मध्यवद्य प्रम क्रांस चाक्रमनकातीरपद र्कमाहेश महाहेश पिश्वा यबन चाछन निवादे (छहिल (महे भवद्य शूनिम चारम अरर এই ছেলেখের সাভ্তরে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। ইহাদিগকে পুলিসের কবল হটতে মুক্ত করিতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাপে এবং কোন মন্ত্ৰী নিৰে এই চেপ্তা করাভেই এত কম সময়ে ইছারা রেছাই পায়। প্রভ বংসর মহর্মের সময় যাহার। विज्ञा निवाद्यत्व (हरे) कृतिशाधिम जाशायत्व अकस्य विनिष्ठे युवकटक ध्यक्षांव कविया विमा विहाद चाहेक वांचा स्ता। সেই সাহসা যুবককে উদার করিতে আঘাদেরই বিশেষ বেগ পাইতে হয়, যাখার ফলে এ অঞ্লের সমন্ত যুবক গবৰেণ্ট বিরোধী ঘটরা পিয়াছে। এই বিশ্বপ অবস্থার জন্য দায়ী পুলেগ ও মন্ত্রীমঙলী। এবংশ এ সময়ে আৰু এককন নেত-भागीश प्रकटक भागांत कारटन भीर्याम स्वायक राजांत्र समा এক প্রধান অঞ্জের যুবস্থ নিজিয় ছইয়া পিয়াছে। ইহারও দায়িত্ব সরকারের। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি ক্যুনিই বিরোধী যুবকেরা পুলিসের ছারা লাভিত হইয়াছে এবং এখনও एरेट्डर । এक्ष जीब क्यानिहे विद्यांनी यूवकटक शूनिन शीर्-काम काम कविश कि वशाहा । अक बाद्य काशां काहार चरविष्ठित कुन সংবাদ পাইরা সেই বাড়ী খেরাও করিরা তাহারা একট যুবককে সম্পূর্ণ অকারণে শুলি করিয়া হত্যা ক্রিয়াছে। যে পু'লস ক্র্চারী থাল ক্রিয়াছিল সে পরে পৰোৱাত লাভ ক বয়াছে, অৰচ যে পরিবারের নির্দোষ ছেলে मिर्ड रहेन डाराएन वर्ष नव्य के अक्षेत्र मराकृष्टित क्यांक बुँकिया भारत्मम मा। अहे छा क्यामिडे विद्यांबीएम अछि पुलिएमत मर्याकार, युक्तार महरत बहे (खरीत पुलिम विक्यांन वाकिए हैक्श वाकित्मध (कान जर मानविक (हैहे वाटन चिंड প্রদান নিবারণে অপ্রসর হটতে সাহস পাইবে? যাত্রীরা ৰে ভৱে বাদ হুইতে নামিরা বার ভার কারণ এই ছুইটই-ক্ষুমিইদের বোষার বা চিলে আহত ছওয়ার

আশহা এবং ভডোবিকভাবে প্ৰিলের হাতে লাগ্নার ভয়।

ষ্টেট বাস সরকারী সম্পত্তি। উহার ক্ষতি নিবারণ করিবার দায়িত্ব আগে সরকারের, পরে ক্ষমসাবারণের।
১০ই তারিধের গোলঘোগের দিন দেখা সিরাছে ঘটনাছলের অতি নিকটে, সেখান হইতে দেখা যার এত কাছে, দারোগা ক্ষেপ্টবল সম্পন্ন পূলিস প্রভৃতির এক একটি বিরাট বাহিনী এক বনী অবাঙালীর হইট বাড়ী পাহারা দিতেছিল, তাহারা নাগরিক দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করে নাই। বাস আক্রমণ বন্ধ করিতে আসে নাই। পূলিসের কোন্ কর্ত্তর আগে গুসরকারী সম্পত্তি ধ্বংস হইতে রক্ষা করা, না অবাঙালী বনীর বাড়ী পাহারা দেওয়া ?

### শান্তিশৃখলা রক্ষার সরকারী দায়িত্র

আমরা আপেও অনেকবার দেখাইয়াছি যে মফবল ও क्रिकां जांद शृनिम अकांकांद्र कदिएन महददद भिदां भेखा ध्वरम क्हेंद्र , औद्यव त्य भूमिन माँछ চूर्वि, क्षांनम চूर्विव यांथमाव ভদত্তে এবং বৃষ ধাইয়া জীবন কাটাইয়াছে ভাহারা কলিকাভায় चानिश्व किष्टूरे कविटल भाविटन ना ; वबक माचिनुधनाब कार्या-ক্রম লওভণ্ড করায় সহায়তা করিবে। ডা: প্রকুল ঘোষ এই কাৰ্য্যট কৰিয়া বিশ্বাহেন এবং আমৱা প্ৰম বিশ্ববের সহিত ভাবি ভা: বিবাদ রায় কেমন করিয়া ইলা কারেম করিলেন এবং শ্বাষ্ট্র বিভাগের সেক্টোরীই বা কোন বুদ্ধিতে ইহার चन्द्रयोशन कविद्यान । क्यानिष्ठेत्व नव्द कान नश्योव রাখা হয় না, ভাহাদের কোন কার্ব্যের সংবাদ পুলিস আগে পায় না। আৰৱা অল কিঞ্জিন পৰ্কে এক বিবাহের নিমন্ত্রে দেৰিয়াহিলাম যে, প্ৰকাশ দিবালোকে আন ভকাতে একই সভাৱ পুলিসের इই चन উচ্চতম অধিকারী ও ক্যুনিট পার্টর এক चन বিশিষ্ট নেতা-যিনি তখন "আভারপ্রাউভ" অধাং অঞাতবাস क्रिकार्टिय-विदास ७ विश्वंत क्रिक्टिया । शांकिश्वामीएवर উপর কোমরণ দৃষ্টি কলিকাডা পুলিস বাবে না ইহা গড वरनत महत्रायत नववरे ध्यां निज हरेबाए, भरत्र अपनक भतिहत्र পাওয়া যাইতেছে। পণ্ডিত জ্বাহরলালের সভার তাঁহাকে লক্ষ্য क्रिया (बांश (दांश) एरेन, अक्यम मन्त्र शूनिम निएउ एरेन, क्राक्क्यरक (अक्षांतक करा) रहेन, किन्न मक्रान्हे (वक्यूत बालान शाहेबाट्य । अहेबार चार्यात्रा चर्यार्थ मामनर्वाद शुलिन-বাহিনী বাঙালী কেন পুষিবে ? এই অপদার্থ পুলিলের উপর क्याबिहे मामत जात (वशाताता, प्रश्नीण अवर देवामिक मक्थित चार्च गृष्ठे ऋरकोमनी मानत अवर भाकिशाभीत यस्यश्र बिबाबर्शव छात्र (एउइ) कि वृत्ति विरवहमात्र शतिहत्त ? नवर्ष के समनावादगरक विज्ञास्य, (हेरे वान साक्ष्म वद कत. लाटक छारांत क्वाटव अरे मात्र विगटन---

আক্রমণ নিবারণের একমাত্র অর্থ মারামারি, আক্রমণকারীদের ধরিয়া ঠেডামো। ভাতারা প্রথমেই ভাবিবে এই মারামারি বাহ্মনীয় কিনা এবং করিলে বাবালানকারীদের পুলিসের হাতে লাহ্নিত হুইতে হুইবে কিনা। নাগরিক দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন মাগরিকদের রক্ষার ও নিরাপন্তার ব্যবহা না করিয়া টেট বাস আক্রমণ নিবারণের দায়িত ভাতাদের উপর চাপাইবার অধিকার গ্যব্দে মেন্টের নাই।

নাগরিকের কর্মব্য ও দারিত্ব সক্ষমে আমাদের উচ্চতম व्यविकादीवर्णत बातना कि जारा बाबारणत निकर शकान भार নাই। তাঁহারা কি আশা করেন যে, সন্দবদ্ধ হৃত্তকারীর विक्रांद अक कन वा धरे कन वा जिन कन मांगदिक कांकारेट ? ठोशांद्रां कि कार्यन ना रय. अकबन रनष्ठ वहान कराना অপরিচিত লোকসমষ্ট্রর মধ্যে সহায়তা পাওয়ার আশা তাহার কভটুকু ? তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, দলবদ্ধ বিশুখলাকারীর **अजि**द्धारिय (प्रष्टे लाक्टे प्रकल इटेर्टर, याहांत्र शिख्रत प्रव्यवि সাহসী দল আছে। এইরপ বাবা এক ছলে হইলে অভ ছলের লোকের সাহস ও উৎসাহ বাভে এবং তাহাতে কার্যাসিদ্ধি হয়। ভাষার পর হটল নেডুছের কথা, সংগাদ্স প্রদর্শনের কথা। সাৰাৱণকে না হয় উপদেশ যা দেওয়া হইয়াছে তাহা সমী-চীন। কিছ যে মহাশয় বাঞ্চিপণ সাধারণের নেতা বা প্রতিনিধি माकिश (मर्भेद यदां गर्यक निर्देश निर्देश के निर्देश राज्य । টানিয়া কৃষ্ণিগত করিতেছেন, গেই ত্যাসী মহাপুরুষ্দিরের কি "निष्यंत्र भारत दोल होना" वार्त द्यांनं काश्विक नाहे १

वारलाश क्यानिष्ठ উপদ্ৰব নিবারণ অগস্তব বলিয়া আমরা यत्य कांत्र ना । अर्वश्रयस्य श्रामित्रक हानियां शाक्षित्व स्टेट्य । বৰ্জনান পুলিস-ক্ষিশনার যত টাকা যত লোক চাহিয়াছেন कांशांक जाश क्षांत्र नवह त्वका हहतात्व. किन जरभवजा रमबाहेबारहर **७**५ खताडाको बनौरमव ताकी भाशावाब बदर क्लिकां । शूलिमरक क्लावित चार्ट्स (क्लिया मन्पूर्व ধ্বংস সাধনে। আমাদের কর্ত্তপক্ষ ইহাকে ও ইহার সহকারী ও সহযোগীরক্ষকে পোৰণ করিতে যদি চাহেন ভবে ভাষা করিতে शादान । (यथारन कृषि, यश्मा ठाष, शृद्धातक चाना चाना वींत পুনর্বসভি ইত্যাধিতে কোট কোট টাকার অপব্যয় ও অপচয় स्टेप्डिट, त्रवाद्य पूलित्त्रत दिनाद्य प्य-विभ लक्क है।का क्रल ঢালিলে খভাগা পশ্চিমবছবাসীর বলিবার কি ভাতে ? কিছ क्रिकाणांत भाषि-भूथमा त्रका कृतिए हरेल ईंशास्त्र অধিকার ধর্ম ও সীমাবত করিয়া, কিছু মকরলের পুলিদ वक्षान (क्रवण विश्व बनर छेनब्क लाकस्यत छेनब्क भरत बिब्क कतिवा शृक्षित्रवाहिनी शूनर्गर्ठन कतिए सहरव। खारशकन स्रेटन नामविक विकान स्रेटन अवर फेक्सिक युवकविद्यात মণ্য হইতে বিশেষ দল গঠন করিয়া মুতন লোক ভর্তি করিতে रहेर्द । क्लिकांका श्रृतिमृद्ध अथम रहेर्छ रहेर्द याहार्

ভাষারা স্থানীর হেলেদের সদে মিনিতে পারিবে, কাছারা প্রকৃত ক্য়ানিষ্ট বিরোধী ভাষাদের পরিচর জানিয়া ভাষাদের সাহায্য লইতে পারিবে এবং অপরাধ নিবারণ, অপরাধী গ্রেপ্তার এবং ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথায়খভাবে মামলা পরি-চালনা ক্রিয়া প্রকৃত পুলিসের পরিচর দিতে পারিবে। অপদার্থ পূলিস পুষিমা রাখিয়া জনসাধারণের যাড়ে ক্য়ানিষ্ট আন্দোলন দমনের দায়িছ চাপাইয়া প্রেসনোট ভাছির ক্রিলে কোন কাজ হইবে না, অবস্থা ক্রমণঃ আরও ধারাণ হইবে।

#### অাশনাল লাইত্রেরী

ভাশনাল লাইরেরীর পুতক্ষমৃত্ এলপ্লানেতের বাড়ী
ত্ইতে বেলতেডিয়ারে স্থানাভারিত ত্ইরাতে। রিভিং রুষট এখনও এপপ্লানেতে আছে এবং বই বাহিরে দেওয়ার বিভাগটিও আছে। আগের দিন প্রিপ দিলে পরের দিন বই আনাইরা দেওয়া হয়। কিন্তু আনরা ভনিতে পাইতেতি যে, রিভিং রুম এবং লেঙিং সেক্সন বীরে বীরে ভূলিয়া বেল-তেভিয়াবে সরাইবার কবা চলিতেতে।

कानवाम माहेटबरी व्यवस्थितियाद अदारवाद अवस्थि क्या बिल (य. अमक्षाटमरण्ड विचिर अम्बेष्ट (मर्वाटमरे वांच) **प्रेट्ट**। বেলভেডিয়ারে লাইরেরী লওয়ার একমাত্র কারণ ছিল এগপ্লানেডের বাজীতে স্থানাভাব। এখানে বইগুলি ভাল ভাবে রাধিবার স্থান সমুলান হইভেছে না বলিয়া মূল্যবান পুরানো প্রহাদি ন**ই** হওয়ার সন্থাবনা র**হিয়াছে। বেলভে**ভিয়ারে যাভায়াতের অইবিবার জ্ঞ সেধানে লাইত্রেরী সরানোভে অনেকে আপত্তি করিয়াছিলেন। বর্তমানে তবি বাস হওয়ায় এই আপতি বানিকটা কমিয়াছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ দূৱ হয় নাই এই **খভ যে ছণুরবেলা সরকারী বাস যথেষ্ঠ পরিমাণে পাওয়া যায়** মা। তাহা হাড়া আমরা কানিতে পারিলাম বেলভেডিয়ারে माहेदबबीब दादब कार्छ (पना महेबा शामरवान सहेटलट. পুলিগ কার্ড দেখিতে চাহিতেছে। জাতীয় লাইত্রেথীতে मिक्कि लाक्याद्वबहे श्रदमाविकात बाह्य. द्वारक्षिताद नारेखबीत अनाकात मत्या शूनिरमत बनतमाती मन्यूर्व चराक्ष्मीय । चरिनास्य देश एव एक्श फेठिए । नाहास्ताही अवस 'ন যথে ন ভত্তে' অবভায় আছে। বেলভেডিয়ারে যাওয়ার অপ্রবিধা, এলপ্লানেডে বই পাওয়ার অপ্রবিধা, এই ছুই কারণে भार्ककशरका अमस्य क्रिया शिवादि । **এ**ই लाहेटबरीक्रिक विज्ञी महेशा यांश्वरात कम बख्यात (हड़ी कहेशारक। वर्श्वरात भार्ककरम्ब मारेखबी गुबर्माद्वत भर्म मानासभ वादा स्ट्रीब ঘারা পাঠকদংখ্যা ক্যাইতে যে ভাবে দাহায্য করা **रहेर्डिट डोहा (परिया ज्ञानक्हे मान्यह क्रिडिट्न (व,** किइनिन वार्य वना स्टेर्ट नाटेखबीट जात नाक्कम यात्र না, সুভৱাং উহা দিল্লী পাঠাইয়া দেওয়া হুউক। এই আশহা অবুলক মনে ক্রিবার কোন কারণ আমরা দেখিভেছি না।

ভাশনাল লাইবেরী যভ বেশী লোকে ব্যবহার করে তার হুন্য যেখানে সর্ব্ধপ্রকারে উংলাহ দেওরা কর্ত্তব্য, সেখানে বাধা-নিষেধ কড়াক্তি এবং নানাবিধ অপুবিধার অনুষাতে বই দিতে বিলম্ব করিলে এই ধারণা লোকের মনে হুইবেই।

अनक्षारमण्डत विधिर क्षम एहेटल द्वलट्डिडिशटवर पृत्रप পাভীতে বড় ভোর দশ বিনিষ্ট। সুতরাং রিডিং রুম এবং লেভিং সেক্সন উভয়েরই পাঠক ও গ্রাহকদের অকারণ শহবিধা করা হয়। লেভিং দেকসনের সংখ্যা আমাদের মতে অনেক বাড়ানো উচিত। খামবাহার, কলেছ হ্লাট, (तरमचांडी, शार्क मार्काम, वामिनश्च, डेरिनेनश्च, डवांबीशूद अवर হাওছায় কেন লেণ্ডিং সেকসন থাকিবে না গ লাইৱেরীর নিৰ্থ মোটর ভ্যান থাকিলে ভাৰতে অনায়ালে বট সরবরাছ করা বাষঃ বিদেশে প্রভাক নগরে নাগরিক अफिडीनबाभ (ज्ञाबिर माहत्वदी शांदक । क्षेत्रभ लाहेरवातीत वह भाषा भहरतत मरशहे चाहि। এখানেও ভাহা করা উচিত। অবশ্র মুল্যবান ও হুপ্রাপ্য বই কেন্দ্ৰীয় লাইৱেরীতে বসিয়া দেখিতে হটবে। অভ বট अकाबिक भरवाशि चामाहेश तावा शहरू भारत ।

আৰৱা যত দূর কানি ভংশনাল লাইরেরীতে বাংলা সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ত্তরাং উহার পরিচালনা সকরে কথা বলিবার অধিকার উচ্চালের আছে।
এমপ্লামেডের রিডিং ক্রন এবং লেঙিং সেকসন যাহাতে উঠিয়া
না যায়, উভয়উতে যাহাতে দিনে ছুই তিন বার বই সরবরাহের
বাবছা হয় এবং লেঙিং সেকসনের সংখা। য'হাতে বাডে
তংপ্রতি তাহাদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিত।
ভাশনাল লাইরেরার বাবহারের ত্যোগ ধানের জ্ঞ সামান্য
অর্থবারে গবরেন্টের আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

#### পাকিস্থান ও আফগানিস্থান

পাকিছান ভবু যে নিজের দেশে একামিক রাই গভিষা ভূলিভেছে ভালা নকে, যিশর হুইভে পাকিছান পর্যন্ত এক অব্ একামিক রক গঠনের স্বপ্ত সে দেখিভেছে। কিছু দিন আগে চৌধুরী খালিকুজ্মান এই উভেঙে মিশর অভূতি ভ্রমণ করিভেঙ সিমাছিলেন। করাচীতে একটা একামিক অব থৈভিক সম্মেলন হুইয়া সিরাহে, আর একটার আরোজন চলিভেছে। কিছু যে পাকিছান পশ্চিম এলিয়াব্যাপী একামিক রক গঠনে এভ আগ্রহ্মীল এবং ভংপর, ভার পার্থমী দেশ আফগানিছানের সকে মিলনের বদলে ভার শক্তা ক্রমণ: বাভিয়াই চলিভেছে। পাকিছানের উপর দিয়া আক্সানিছানে রেলে পেটল প্রেরণ সম্বন্ধে যে চুক্তি ছিল, সম্প্রভি পাকিছান ভালা জন্ম করিছাছে এবং এ বিবরে আক্সান প্রমে বি প্রথিবাভোগ করিভেছিল ভালা প্রভাবের করে এই বর্ষে এক চুক্তি হুর যে, আক্সানিছানে সরকারের সকে এই বর্ষে এক চুক্তি হুর যে, আক্সানিছানে

পেট্রল প্রেরণের রেলভাঙা আকগানিছান সরকার অর্থেক দিলেই চলিবে। পাকিছান ঐ চুক্তি অপ্রাস্থ করিবা পুরা ভাঙা চাহিতেছে। পাকিছান এখন হতন্তর দেশ, ভারত-সরকারের পুরাণো চুক্তি ভাছারা বাভিল করিতেছে। আক্ষণানিহান বলিতেহে ইহা ভাহারা পাবে না, এই কার্ব্য আন্ধর্জাভিক রীভিবিরোধী। কার্লের আনা-সরকারী সংবাদ-পত্র 'বানিস' এইক্ত পাকিছানের বিরুদ্ধে আক্সান-সরকার কর্তৃক উপরুক্ত ব্যবস্থা অবলয়নের দাবি জানাইরাছেন। "আনিস" লিবিরাছেন যে, পাঠান উপকাভিদের সক্তে পাক্ষিয়ানের বিরোধ চলিতেছে এবং বিশেষভাবে উহাদিপকে দমন করিবার ক্রাই পাকিছান পেট্রল বহু এবং অর্থনৈতিক অবরোধের আরোক্ষন করিতেছে। একই সঙ্গে আক্সানিখ্যানকে ক্রম্ম করা এবং পাঠানিহান আক্ষোক্ষন ধ্বংস করা ভার আসল অভিপ্রায়।

#### অধ্যাপক ধর্ম্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেকসমূহের এক দল ক্য়ানিই আবাপক ১৫ই ও ১৬ই নবেশ্ব ধর্ম্মট করিবার পিছাত্ত করিছেন। মেজাবে ধর্মমটের সকল গ্রহণ করা ত্ইরাতে এবং উল্লাক্তির পরিণত করিতে সাহায্য করিবার অভ ছাএলের উত্থান্থ ত্রিবার আভ

वारला-भवकाव (वनवकावी कालकभश्रद्भव चनाभकाव ৰত মাসিক ১০ টাকা মাগ্পিতাতা মন্ত্র ক্রিয়াছিলেন। चनााभटकता हेना वाष्ट्राहेवात क्छ चाटकामन कतिया वार् क्रेक्षा भ्या भर्याच कालाव नगगाजात श्रीखिवाटम छेत्रा श्रीखाना करवन । नवल कें व देशांव भव हुल कविया यांन । देश नदेशां ৰশ্বৰট করা হটবে কিন! সে বিষয়ে বিশ্ববিভালয় ও কলেজ অব্যাপক স্মিতি সম্ভ অব্যাপকের পোপন ভোট গ্রহণ করেন, ভোটে ধর্মাটের প্রভাব অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর ২রা অক্টোবর এক দল ক্যুমিট অধ্যাপক একট বিকুইভিশন সভার নোষ্টশ অব্যাপক সমিতির সেক্টোরীকে দেন। ভদমূলারে এক মালের মধ্যে দতা আহ্বান করিবার কথা। সেকেটারী বলেন যে, পূখার ছুট উপলক্ষে সমিভির আপিসও বছ, কলেমগুলিও ৪ঠা নবেম্বরের আপে বুলিবে না। স্তরাং ভাঁছারা যেন নবেম্বরের গোড়ায় আপিস খুলিলে রিকুইকিশন দাৰিল করেন। ইঁহারা তাহা না শুনিয়া অক্টোবরের শেষ अक्षांट्स निट्यबोरे में का करवन बावर ६१ (छाटि १६१ छ १६३ মবেরতের বর্ষধটের প্রভাব পাস করেন।

এখানে ক্ষেক্ট বিষয় উল্লেখবোগ্য। ৰোট প্ৰায় ১২০০ অন্যাপকের নব্যে নাজ ৫৭ জন বর্ষনটের সিভান্ত প্রহণ করিবার জন্ত বে সভা ভাকা ক্ষরাহিল ভাকার ভারিব কেলা ক্ষরাহে পূজার দুটর নব্যে, যথন অধিকাংশ অন্যাপক ক্লিকাভার বাহিবে। সাভটা দিন দেরি করিবাও যদি ইনারা নোটশ দিভেন ভাকা

হইলে ৬ই নবেষর সভা হইতে পারিত, তবে ইহাতে উাহাদের অপ্রবিধা হইত এই যে, অবিকাংশ সম্ভ উপস্থিত হইতে পারিতেন। ব্যালট ভোটের পর অধ্যাপকদের মনের ভাব উাহাদের জানা হইরা সিয়াছিল। ইঁহারা নিজেদের ঘারা আহুত সভাকে 'কনষ্টেইউশনাল' সভা বলিয়া ঘাবি করিতেহেন, কিছ অবিকাংশকে বাদ দিরা নিজেদের মভলব হাসিল করিবার এই মোটা কৌশল যে immoral হইরাছে সেদিকটা তাহারা দেবিতেহেন না। জব্যাপক সমিতি আপিস ধূলিবার পর যধারীতি ভাহাদের নোটপ প্রাপ্ত করিয়াছেন এবং ভাহাদের দাবি অন্থলারে ২৭শে মবেষর রিক্ইজিসন সভা আহ্বান করিয়াছেন। প্রতরাং সেদিক দিয়াও তাহাদের বলিবার কোন পথ নাই।

वर्षके जकन कविवाद का क्यानिष्ठ व्यवागतकता श्राब-रमत निकृष्ट चारवणन कृतिशास्त्रन अवर क्यानिष्टे बाळ কেডারেশনকে কাবে লাগাইতেছেন। ইহা আমরা অভিলয় পৰিত কাৰ বলিয়া মনে কৱি এবং বহু অৰ্ণাপক এ বিষয়ে খোর অগভোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক্ষের সুগঠিত निविध दिशास. वर्षपर्छ कदा इट्टा किना छाटा क्षप्रक: कांचार्या मिरचरा यमविष्ठे कारहे चित्र कविरयम, वर्षकहे व्यभित्रां इंटरन डांहाता निर्वाहे छेहा हानाहरवन हाळ-দের ইহার সহিত জড়াইবেন না ইহা অবভাই আশা করা যাইতে পারে। অবিকাংশ অব্যাপক বর্ত্তরে বিক্রছে মত क्षकान कवाब छाहारमब क्षणि कहे कि वर्षन कविबा क्षांत्रभव প্রভৃতিও বিলি হইতেছে। ১২০০ অব্যাপকের মধ্যে ৫৭ জন মাত্র এই সব কাল করিতেছেন। খবর কলেল গেটে এক मन शांक नरेश मन भाकारेश विन्धना एक्केर भट्ट बरे जरबाहि यदारे। क्यानिरे (शंतान "बाब स्विक ज्वाभक अक एक" अम्माद्य करमक रशर्फ शिरकछैश-अब अम्म किम চটকল শ্রমিক আমদানী করিলেও আমরা বিশ্বিত হইব না।

#### শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ক্যানিফ

আক্ষাল রাভার রাভার বিশ্বলা স্ট্রকারী ক্য়ানিই দলের মধ্যে মেরেছের সংখ্যাও ধুব বাভিতেছে। মেরেরা এই সব কুশিকা পাইরা কোন্ ভর হুইতে পটু হুইরা উঠিতেছে সে বিষয়ে অভুসদ্ধান করিরা আমরা অভতঃ একট দুঠাভ পাইরাছি, যাহা বাভবিক্ট বিশ্বরকর। ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ না করিরা আমরা ভবু প্রচারকার্ব্যের কথা লিখিতেছি।

বেলতলা বালিকা বিভালরের একট প্রতিংকালীন শাবা আছে। "উবা" নাবে উহার একট প্রিকা আছে। প্রাবদ ১৩৫৬-এ এই প্রিকার প্রথম বর্ব প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইরাছে। উহার আশ্বর্কাশীতে প্রধান্য শিক্ষরিকী নিবিতেছেন —"আসম্ন এক বঞ্চাটের ছামাপাতের সামনে প্রবীণ আমরা হতবৃদ্ধি হয়ে কাঁপছি। আমাদের একমান্ত নির্ভারাদের উপর—ভোষরা সকল রক্ষেই কাঁচা বলে ভোষাদের কোঁহল মনের কাঁচা মাট দিরে গড়ে তুলবে মছুন পৃথিবী, বেখামে মাত্র্য বিঞ্জী-মায়ের সন্ধান বলেই হবে মাত্র্যের ভাই,—এতদিনকার মুখের কথার বা ধর্মের কথার ভাই নয়।… ভোমরা প্রাণ খুলে যা খুলী ভাই বলে কগতের সকল ছোটদের সন্দে যোগাযোগ করার ক্ষ্য শিখবে কি করে—আধ্যাত্মিক ভাবে ময়—অভি সাধারণ ভাবে সকলকে সমান ভাবে দেখা যায়।"

প্রধান। শিক্ষরিত্রী গোড়া ছইতে ধর্ম্বের বিরুদ্ধে,
আব্যান্ত্রিকারে প্রচারকার্য্য সুক্র করিয়াছেন। স্থ্লটির
এই বিভাগে ক্যুট্নিষ্ট কার্য্যকলাপ ও প্রভাবের কথা ওনিয়াই
আনরা অকুসন্ধান করিয়া পঞ্জিকাট হাতে পাই।

"পশার বিকা সমস্যা" প্রববে দশম প্রেমীর একট ছাত্রী লিখিতেছে, "আমার বাবা একখন রেলের কেরান। ভিনি ষা মায়না পান ভাতে পনর দিনও যায় না। সেইকঃই ভাষারা ভাষাদের দাবি ভানিরেছিল সরকারকে কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিতে। বাঁচতে চায় তারা মানুষের মত খেয়ে পরে। किन जबकाब जात्मव त्म वाहाब मार्वित्क हर मानाब बिलि--টারীর বৃটের ভলায় চেপে মেরেছিল। আমার বাবা প্রথমে কাকে যেতে চান নি কিছ তাঁকে কোর করে পুলিস দিয়ে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে মিলিটামী পার্ড দিয়ে কাল করাতে বাব্য করা হয়েছিল। আমার ছোট ভাই বয়স কভই বা হবে, বড় কোর বার বংসর। বেড়াতে গিরেছিল যশোরে। ভাই ভাকে বটের লাখি দিয়েছিল মিলিটারী। সে ওঁরভা সহ করতে না পেরে বলেছিল তোমাদের রাজত্ব আর ক'দিন এর পর আগবে আমাদের রাজ্ত, তথ্য দেখে মেব ভোষাদের। এই বুটের লাধিরও সমূচিত উত্তর দেব সেদিন। ···এই কথা বলার ভঙ্গ তাকে ধুব মার্থোর করা হয়, পরে **७८क निर्दा**शका काहे (न वसी करा एरहरू वमा एवं। (यह बांध ও গুনল একবা ওমনি ও বলে উঠল ভোমাদের নিরাপছা चारेन कि छ। चामदा चरनक निन चारतरे क्टान निरद्धिः थ्ठी। आधारमञ्जू मत्रकारतत मधनमी छित **बक्डा** छेमास्त्रम :---আছে বলতে পার যে সরকার আমাদের ইছোকে দেন माविट्य (महे जबकाद कि चामादम्द १ ... अद शव २ ४ टम मार्क (रादोम चार्यास्य अक मध रक शाम्याम्य ।... छाछ. कांभक. निका पांख बहेटल गरी (बट प्रमाख।"

ঐ বেষেট পত্রিকার ছাত্রী সম্পাদিকা। আর একট প্রবাহ সে লিবিতেছে, "যে দেশে প্রয়োজন রাইগঠনের জন্ম প্রচুর বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্টারের এবং যে দেশের লোক বিনা চিকিৎসার মারা যাচ্ছে—সেই দেশের ছাত্রদের কি করা উচিত ?—এই সরকারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ করা, না এই সরকারকেই বেনে দেওয়া ?···বিদেশী আনলে শিকার উচ্ছে হিল ভাষ্টের শোষণ চালু রাধার কচ আর আমাদের দেশী সরকারের সে উক্তেও নেই, তারা চান খদেশের লোক যাতে শিকা পেঁরে ভাদের শ্রপ কানতে না পারে ভাই দেশের লোকদের মূর্ণ করে রাধতে।"

ছুলের ছোট ছোট ছেলেমেরেদের মধ্যে বলি উহার শিক্ষরিঞীরা নিক্ষরাই বর্গ এবং আবাাদ্মিকতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্ব্য করেন, এবং ক্যুনিই ছাঞ্জীদের রাজনীতি চর্চার সাহায্য করেন, এবং ক্যুনিই ছাঞ্জীদের রাজনীতি চর্চার আহাতাবিক। ছুল-কলেছে এইরূপ ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ও ছাতীর সংস্কৃতি বিরোধী প্রকাপ্ত প্রচারকার্ব্যের সুযোগ পৃথিবীর কোন দেশের গবরেন্ট দের বলিয়া তো আমরা ভানি নাই। অভতঃ সোভিষেট রাশিয়া যে এইরূপ বিরোহ প্রচারকার্ব্য চালাইরা এক মিনিটে নিঃশেষ ক্রিত তাহার সহস্র উদাহরৰ আমাদের চোবের সামনেই আছে। আমাদের সরকার কি এইরূপ মিগ্যা প্রচারও বন্ধ করিতে অক্ষম ? সময় মত ব্যবহা করিলে পরে বল প্রযোগের প্রযোজনও হয় না।

হত্যাকারী গ্রেপ্তারে পুলিদের অনিচ্ছা

वार्ताकपृत्वत (छप्छे माक्टिके अध्य धन, धन, मध्य-ছারের একলাসে ত্রীযতী অকুরণা দেবী এই মর্শ্বে এক चिर्धात करवन (य. विक्रमांद (वेज्रशांदक) कांद्रशानांद स्रिक ইউনিছনের সেক্টোরী এবং তাঁহার খামী প্রবোধকুমার সর-कांतरक कला। कता करेतारह । माकिरहेर्ड जनक कतिया महत्रमां ছাকিমকে এই বিপোট দিয়াছেন যে সুবোৰ সরকারের बुह्य चेहेरियोत चन्न कांत्रथानात (रूफ क्यामात (शांतर्थ शिर अवर ঐ ঘটনায় ছভিত থাকার বল কারধানার প্রধান কর্মচারী ম্যানেজার রাষ্ট্রাল রাজ্পভিয়ার বিরুদ্ধে শ্রম জারী করা ষ্টক। রিপোর্টে ডিনি একবাও বলিয়াছেন যে, কারধানার আছাত দাবোধানদেরও বেকস্থর রেছাই পাওয়া উচিত নয়। স্থবোধ সরকারের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার না করার পুলিসের বিরুদ্ধেও ভিনি মন্তব্য করিয়াছেন। মহকুমা হাকিম মরনা ভদভের এবং ঋলিচালমার রিপোর্ট তলব করিয়াছেন। ভদত্ত আখালতের এই রিপোর্ট ৩০শে অক্টোবর প্রকাশিত হইয়াছে, তার পর লিখিবার দিন ( ১২ই নবেশর ) পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোন সংবাদ আমাদের চোবে পড়ে मारे।

বিষয়ট অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমরা বনে করি।
কংগ্রেস রাজতে ক্যাপিটালিইদের সাত বুন মাপ এদনি একটা
আভ বারণা জনসাবারণের মনে বছর্ল ক্টতেছে। এই সমরে
বদি বিজ্লার কারবানার দারোরানের গুলিতে মাতুর
বুন ক্র, কারবানার ম্যানেকার তাকা দাঁভাইয়া কেবে এবং
উভয়কেই বদি পুলিস এেগ্রার না করে তবে লোকের মুধ
চাপা দেগুরা বাইবে কি প্রকারে ? ক্ত্যাকারীকে থেগ্রার

कदा नूनिरमद मर्क्यवाम कर्छना, चाहेनछ: नूनिम धहे कर्छना পালনে বাধ্য। হভ্যাকারী পলায়ন করিলে ভাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভঙ পুলিসের খতর বিভাগ রহিরাছে। এক্ষেত্ৰ হত্যাকারী বলিয়া বাহাদের বিরুদ্ধে আহালতে অভিযোগ হইরাছে পুলিস কেন ভাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে ना ? (क्नांत नूनिम मुशांतिरकें एके धवर सर्वापन देनारकेंद-**ৰে**নাৱেল অব পুলিদ এ বিষয়ে কণ্ডব্যচাতির কারণে नावादावद मान्यक्षाक्ष स्टेल्ड्स अक्षा वना श्रास्त । **पूर्विय अंद्रकांद्र क्षेत्रांच्र विवास्त्रारक वपूर्विद अनिए**ड নিহত হইয়াছে, ভাষার বিশ্বা পত্নী এবং স্থানীয় লোকেরা হত্যাকারী বলিয়া কতকঙলি লোকের নাম করিতেতে. একেত্রে উহাদিগকে গ্রেপ্তার না করার কারণ অভ্যন্ত वस्थ्रमञ्ज विश्वता लाटक यटन कविटवरे अवर रेगांव नामा-ন্ধপ বিকৃত ব্যাৰ্যা ছঙ্মা সম্পূৰ্ণ স্বাভাবিক। যে ছই-अक्षे भरवानगर्य चावता अहे मामलात विवतन एनिशांकि ভাহাতে লক্ষ্য করিয়াছি যে, কারবানাট যে বিভলার সে করা চাপিয়া যাওয়া ভ্টয়াছে এবং "বেলছবিয়ার একট কারবানা" माम विनय परिनायलाय छैटलचे करा सरेशाट्य। रेसा अरवाम-পত্তের কর্মবা পালনের পরিচারত ময়।

এই ঘটনাটির প্রতি আমরা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তদন্ত শেষে ম্যাজিট্রেট বাহাদিগকে হত্যাকারী সন্দেহে তদন্তের আদেশ দিয়াছেন তাহাদিগকে অবিলয়ে প্রেপ্তার করা উচিত এবং সংশ্লিষ্ট যে সমন্ত পুলিস কর্ষ্যারী এত প্রমাণ সত্ত্বেও উহাদিগকে প্রেপ্তার করে মাই তাহাদের অবাবদিহি করানো উচিত, এন্ধপ ব্যাপারে আদালতের বিচার ব্যতীত কোনও লোক নির্দোষ প্রমাণিত হইতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ঘাটতি ?

পশ্চিমবদে চাউলের উৎপাদন প্রয়োজনের ভূলনার অপ্রচুর। সরকারী এই তথ্যের উপরই প্রদেশের সরবরাছ বিভাগ গড়িরা উটিয়াছে, এবং এই তথ্য অগত্য হটলে এই "বেতহভী" পৃষিবার প্রয়োজনও ক্রাইরা যার। সেইকচ এই বিভাগের কর্মচারিরন্দের পক্ষে ইছাই সাভাবিক বে, তাঁহারা প্রমাণিত ক্যিবেন, পশ্চিমবদ ঘাটতি এলাকা; খাল্যপভ নিয়ন্ত্রণ না ক্রিলে ১০৫০ সমের মত ছুভিক্ষ হেখা বিবে। খাল্যপভ্র নিয়ন্ত্রণের দৌলতে ক্লিকাতার শিল্লাকলে প্রায় ৬৪ লক্ষ লোকে ১৭ টাকা মূল্যে চাউল পাইরা থাকেন, কিছ মিয়ন্ত্রণের বাহ্রের এলাকায় চাউল বিক্রয় হয় প্রায় ২৫১ টাকা মূল্যে।

কোন কোন বাঙালী সাংবাধিক বলেন যে, পশ্চিনবংশ চাউলের প্রকৃত বাইতি নাই। ক্ষমিন্ত্রী শ্রীবাদবেজনাথ পাঁথা কিন্তু বলিতেছেন, পশ্চিনবংশ চার লক্ষ্ ইন থাখ্য-শন্তের ঘাইতি। আর এক্খন মন্ত্রী, শ্রীনিকুঞ্বিহারী মাইতির মূপণত্র—"সভ্যাপ্রহ" পত্রিকার—১৪ই কার্ছিকের সংব্যা পাঠ করিলে এই পূর্ব্যোক্ত বারণা সভ্য বলিয়া মনে করা যায়। বোরো বাবের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ক্ষম আবেদন করিতে গিরা প্রবহু-লেকক বলিভেছেন:

পশ্চিমবলে ঘাটিভি চাউলের পরিষাণ যে এ বংগর এক লক্ষ টন ভাছা পাঠকেরা অবগত আছেন। এই প্রদেশের বাংসবিক যোট চাউল বরচের পরিষাণ ৩৬ লক্ষ্ টন। এবন পর্যন্ত আমন বানের সহতে যে আশা পাওয়া বাচ্ছে ভাতে ভার আগামী কসলের হারা ৩৫ লক্ষ্ টন চাউল উৎপন্ন হবে বলে বিশেষজ্ঞেরা বলেন। ভা হলে ঘাটিভি পড়বে ১ লক্ষ্ টন বা ২৭ লক্ষ্ মণ, বানের হিসাবে প্রায় ৪০ লক্ষ্ মণ বান।

এই ৪০ লক্ষণ বান উৎপাদন করতে পারলে আগামী বংগর চাউলের কর আমাদের বাইরে যেতে হবে না। এটা কি আমরা করতে পারি না? আমাদের মনে হয় উভবের সহিত প্রবাধ করলে আমরা ফুতকার্যা হতে পারব।

কারণ বোরোও আউশ বানের চাষ এবনও বাকী আছে। যে সকল ক্ষিতে আমন হয় মা, বোরো বা আউশ হয়, সেই সকল কারগার যদি বোরো বা আউশ হয় এবং সেক্ত সবিশেষ উংলাহ ও সাহায্য কেওয়া হয় তা হলে আমবা এই ঘাটভি পুরণ করে উঠতে পারি।

আমরা বর্ত্তমান বোরে। চাষের কথাই আলোচনা করব। কারণ আউশের চাম পুরু হতে এখনও অনেক বাকী। কিছ বোরো চাষের সময় অভ্যন্ত নিকটবর্তা। এখনই এবিষয়ে উদ্যোগ ও আয়োধন সুরু করতে হয়।

১৯৪৬-৪৭ সালের যে হিসাব পাওরা যার ভাতে কেবা যার যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রার ১ লক ৪৭ হাজার বিঘা জমিতে বোরো চায় হয়েছিল। আমরা জানি বোরো বানের উপযোগী বছ জমি জলাভাবে চায় না হরে পভিত বেকে যার। জল সংরক্ষণ করে গেই জমিগুলিতে বোরো চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।

যদি গছে বিখা প্রতি ৫ মণ হিসাবে বোরো ধান হয় তা হলে ৮ লক্ষ বিধা ক্ষতিতে বোরো চায় করতে পারলে আমাদের ৪০ লক্ষ বণ ধান বা ২৭ লক্ষ মণ বা ১ লক্ষ টন চৈটিল ক্ষিমবার ক্ষ ৬ কোটি টাকার উপর বাইরে পাটিয়ে দিতে হবে না।

ম্যালেরিয়াএভ পশ্চিমবদের কৃষকেরা বানের ছ্ইট কসল ভূলিতে পারিবে কি, সেই প্রশ্ন করা বার। বোরো বানের চার সম্বন্ধে ভাষাদের কৌশল ও অভিজ্ঞভা ক্য এবং পশ্চিম-ব্যক্তির মন্ত্রিমঙলীর মধ্যে এবন কে আছেল যিনি প্রবেশের জন-গুবেল্ব এই বুভন কসল উৎপাদ্যে প্রপ্রদর্শক হুইভে পারেন ? ভাঁহারাও সরকারী ক্ববিবিভাগ ফাইলের উপর হুইতে চঞ্ ভূলিবার পরিপ্রয়ে তর পান।

### ভারতরাষ্ট্রের খাগ্য-সমস্থা

ভারতরাষ্ট্রের খাদ্য-সম্ভা এখনও মিটে নাই। ১৯৫১ जारलय मरना मिहारेबा क्लिनाय खण लहेबा "नामा-मरहत" ছত একজন স্বাধিনায়ক নিযুক্ত ভ্টয়াছেন। ভাছার নার এ এন কে. পাটল। ভিনি মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী হিলেন। ভাঁদার শক্তির কোন বিশেষ পরিচর পাইয়া কেন্দ্রীর সরকার ভাঁছাকে এই দায়িছপূৰ্ণ কাৰ্বো নিয়োজিত করিয়াছেব। সম্প্রতি হুই দিনের বর তিনি কলিকাতার আগমন করিয়া-ছিলেন। নেই উপলক্ষে তিনি কলিকাতার সাংবাদিক ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এই সমস্তা সহতে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় অভ্যন্ত ভাসা ভাসা ভাবে তাঁছার পরিকল্পনার বিবরণ দেন। ভদ্রলোক এভ ব্যস্ত ছিলেন থে. भामश्रिक पृष्टि पिदा अवशाष्टि चारलाहना स्टेटच शास्त्र नाटे। বক্তা বার বার হাত-খড়ির দিকে ভাকাইলে কোন আলোচনা क्षृक्रीत हिल्ल भारत ना । बहे इहे मित्न जिनि अवकाती बर्टनं जटन कि चाटना हन। कविवादम, छाराव विभन दिवदन পাওরা বার নাই।

"ৰ্থিক থাদ্যশাস কলাও" আন্দোলন কেন আনাহ্ৰণ সাকল্যলাভ করে নাই, এই প্রস্তের উত্তরে উত্তর প্রস্তুক্ত পাটল ভিন্দি কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম, কেন্দ্রীর সরকার এভদিন সম্ভার প্রতি যথোপথুক্ত মনোযোগ দেন নাই; বিভীর, "নোকরসাহীর", আমলাভন্তের, লাল-কিভার প্রতি প্রতি (red-tapism); তৃভীয়, দেশের জনগণের নিক্ষেষ্টভা। এই উত্তরে আমরা বৃষ্ট হইতে পারিভেছি না। জনগণের মনে উৎসাহ জাগাইতে পারা যার না কেন, সেই প্রস্তুক্ত হিছার সিরাছে। দেশের স্বাভাবিক চিভাবারা ও গভাস্পভিক কর্মন্দ্রভার পরিবর্তম আশু প্রযাদ্ধন ভংসম্বছে কোন বিমত নাই। কে এই শিক্ষা দিবে ? গাঙীলী ভাষার গঠনমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে একটা শিক্ষার ব্যবহা করিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা আমরা প্রহণ করিভে পারি নাই এবং নেহক প্রত্তেভার পর এইলপ সিরাভে আসা প্রীভিপদ হয় নাই।

শ্রীবৃক্ত পাটিল মাত্র ছাই দিনের কর কেন কলিকাভার আসিলেন ভাষা ব্রিলাম না। পশ্চিমবলের ক্ষতি ও সেচ বিভাগকে কর্মতংপর করিবার কর আসিলে আমাদের বলিবার কিছু নাই। বেগরকারী বৃদ্ধিবী ও কৃষক শ্রেমীর প্রতিনিধিবর্গকে এমন কিছু তিনি দিরা ঘাইতে পারেন নাই বাহার কর ভাষার আবির্ভাগ শ্রেমীর হবৈ। ভাষার ব্যাপক পরিক্লমান্সমৃত্ কোন্ কোন্ প্রেদশে রূপ এক্ করিবাহে, একট সরকারী

বিরভিতে ভাষা বেবিতে পাইভেছি। ১০ই কার্ত্তিক বে স্থাদ শেষ হইয়াছে ভাষাতে ভারভরাষ্ট্রের "বাভাবস্থার" বিবরণ এইরূপ:

মন্তারত—সভাতি ভিলে অনুষ্ঠিত এক জনসভার বাড, জনসভারণ ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জীবানেশর মরালকী ভোতুলা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, মন্তারতে ইতি-মন্যেই ১ লক্ষ একর শৃতন জনিতে চাম সুরু করা হইরাছে। উহাহিতে রবিশস্য পাওরা বাইবে।

আসাম—আসাৰ সরকারের স্থবি বিভাগ ১৯৪৯-৫০ লালের হুড যাত্রিক চাবের একটি সংশোধিত পরিকল্পনা প্রশয়ন করিবাহেন। এই পরিকল্পনাশ্রমারী থাডোংপাদন বৃদ্ধির হুড ১০ হাজার একর পতিত জমিতে চাব করা হুইবে। এই পরিকল্পনাটি ২ হাজার একর পরিষিত ১ট জ্বিতে কার্য্যকরী করা হুইবে।

বিহার—বিহারের রাজহ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত গেচ
অভিযানের কলে গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট মালে ৩,৩২৭টি
ছোট ছোট সেচ পরিকলনার কার্য্য ক্রন্য হইরাছে।
১৯৪৯-৫০ সালের বভ বরাছরত ১ কোটি টাকা হইতে গত
আগষ্ট মালের শেষ পর্যন্ত এই সকল পরিকলনার বভ মোট
৪৯ লক্ষণ হালার ৮৭৬ টাকা ব্যর হইরাছে। গত আগষ্ট
মাসেই বিহার প্রদেশে ৫০৬টি ছোট সেচ-পরিকলনার
কার্য্য শেষ করা হয়। বর্ত্তমান বংসরের এপ্রিল হইতে আগষ্ট
মাসে সমগ্র প্রদেশে অহ্তরণ ৫৫৭২টি পরিকলনার মন্ত্র অধবা
ভাহার কার্য্য ক্রন্য করা হয়।

যুক্তপ্রদেশ—কৃষি পূনর্গঠন ক্ষিট্র স্থারিশ অস্থারী যুক্তপ্রাদেশিক সরকার কৃষি ভাইরেক্টরের সদর দপ্তবের একটি তথ্য সরবরাহ সংস্থা ভাগদের বিষয় অস্থ্রোহম করিয়াছেন। গবেষণা বা পরীকাকার্য্য অব্যাহত রাখা এবং উহাদের ফল অমসমক্ষে উপহাশিত করাই এই সংস্থার মূল কার্য্য হইবে। প্রদেশের কৃষি-উন্নয়নের ক্ষত প্রয়োক্ষীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই সংস্থা ভাহার সন্থাবহার করিবে।

পশ্চিমবদ—জনপাইগুড়িছিত ফাটাপুকুরীর ১০ হাজার একর চাষবোগ্য পতিত জমির সংখ্যার-কার্য শেব হইরাছে, এবং প্রদেশের বিভিন্ন জেলার ছোট ছোট সেচ-পরিকলমার কার্য পুরু করা হইরাছে। কৃষক্ষিগের ভিতর চাবের উচ্চেন্তে বন্টমের কচ ৫ হাজার একর পতিত জমির সংখ্যার-ভার্য প্রায় সমাপ্ত হইরাছে।

এই বিবরণীর মধ্যে বে কর্ম-প্রচেষ্টার একটা অসম্পূর্ণ পরিচয় পাই, ভাহা সারা ভারতে বিভূত হুইলে, দেশের বাত-সমস্যার স্থাবাদ হুইতে পারে। আসাথী ২৪ মাসের প্রভি আন্তরা নিবছ-দৃষ্টি হুইয়া থাকিব।

পৌর-প্রতিষ্ঠানে কর্ম-বিরতি ডাঃ হুরেণচক বন্যোপাব্যার বদীর **বাতীর ঐড-** ইউনিয়নের সভাপতি। তাঁহার নেতৃত্বে ক্লিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের ক্রমীরক্ষ প্রায় ৯ দিন ক্রমী হইতে বিরত থাকেন।
ক্রেমীর ফাতীর ট্রেড ইউনিয়ন এই কর্ম্ম-বিরতিকে নিক্ষা
ক্রিয়াছেন। আনরা ইহাকে বর্মষ্ট আখ্যা দিতে পারিতেছি
না। কারণ ইহার নৈতিক বা অর্থনীতিক প্রয়োজন ছিল না।
এই কর্ম-বিরতিতে চার-পাঁচ হাজার ক্রেমীই ফতিপ্রভ
হইরাছেন। ৯ দিনের মাহিনা তাঁহালের কাটা হইরাছে।
যে ৪১ টাকা মাসিক লাভ হইবে তাহা এই মাহিনা কর্ডনের
ক্রতি পুরাইতে ১২ মাসেও পারিবে বলিয়া মনে হয় না।
চৌছ পনর হাজার প্রয়েশীরী, মেধর, বালর এই প্রেমীর লাভ
হইরাছে। কারণ বিধিও তাহারা ৯ দিনের মাহিনা হারাইয়াছে
তব্ও উপরি কাজ ক্রিয়া আট নয় দিনেই তাহা পোষাইয়া
লইতে পারিবে।

সমাজের একট ক্ষু অংশ নিজের বার্থে এইভাবে সমাজজীবন বিপন্ন করিতে পারে কিনা ভাহা বিবেচ্য হইরা
পভিরাছে। সমাজ-মন এই বিষরে মোহাচ্ছর বলিরাই এই
উপশ্রব সম্ভব হইতেছে। কলিকাভার র্বক শ্রেণী খেভাবে
ইহাকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইরাছেন ভাহাতে মনে হর এই
বিষয়ে সমাজ-মন জাগ্রভ হইতেছে। খেভাবে তাঁহারা অনভ্যন্ত
কাজে আত্মনিয়োগ করিরাছিলেন এবং যে নিঠার সহিত
তাঁহারা নাগরিক জীবনের একটা কর্ত্ব্য পালন করিরাছিলেন
ভক্ষত তাঁহালের আনরা অভিনন্ধিত করিতেছি। বয়ংক্ষিঠ
হইলেও আমরা তাঁহাদের প্রতি প্রভা নিবেদন করি।

## পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত অবস্থা

শক্ষি পঞ্জাৰ, সিহুদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রভৃতি "পাকিন্তান" রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ হইতে প্রার মাট-পর্যাটি লক্ষ্য লোক পাকিন্তানী "সাম্যবাদের" কল্যানে পিতৃত্বি ত্যাপ করিরাছে। তাহারা ভারতের কেন্দ্রীর পবর্বেন্টের চক্ষের সামনে আসিরা তীক্ত করিতেছে, প্রতরাং বাব্য হইরাই সেই পরবেন্টিকে তাহাদের পুনর্ব্বাতির ব্যবস্থা করিতে হইরাছে; না হইলে কেন্দ্রীর পরবর্বেন্ট শান্তিতে পাকিতে পারিবেন না। পূর্বাবন্ধ "পাকিন্তান" রাষ্ট্রের আদ ; সেধানেও "সরিরহ বিধান" অন্থারে "কাক্ষেরের" নাগরিক অনিকার মুসলমানের সমপর্যারের হইতে পারে না। প্রতরাং লক্ষ্য কর্মানের সমপর্যারের হইতে পারে না। প্রতরাং লক্ষ্য কর্মার্ড পুরুষ-নারী-শিন্ত ভাহাদের মাতৃত্বি ত্যাপ করিরাছে। ভাহারা পক্ষিমবলে ভিড় করিরাছে। আসাম প্রদেশেও ক্ষেক্ষ লক্ষ্য পিরাছে। কেন্দ্রীর পর্বর্ধেন্ট দূর হুইতে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি লিতে পারিতেত্বেন না।

প্ৰভাগ এই ছুই গৰ্বৰেণ্ট কি ক্ষিয়াহেন বা ক্ষিবাৰ চেষ্টা ক্ষিত্ৰেন, তাহাৰ হিসাব পাওৱা প্ৰয়োলন। পশ্চিম-বল গৰ্বৰেণ্ট সম্ভতি এক্ট বিশ্বতি প্ৰকাশ ক্ষিয়াহেন। কেই বিশ্বতিট চুলিয়া হিসাব,— পূর্কবল হইতে আগত বাস্তভ্যানীলের পুনর্কসভির অভ পশ্চিমবল সরকার প্রদেশের বিভিন্ন অংকে ভমি দবল করিরাহেন।

সরকার বে পুনর্জনতি পরিকল্পনা এছণ করিরাছেন তাহা তিন তাগে তাগ করা হইরাছে। যথা:—(১) পল্লী উন্নর্মণ পরিকল্পনা। কারিগর, ছোটবাট ব্যবসায়ী প্রভৃতির বভ পূন্দ্রিগতির ব্যবহা করা হইবে, (২) শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা। যাহারা শহর অঞ্জে বসবাস করিতে চাহে, তাহাদের এই পরিকল্পনার অভ্জ্ করা হইরাছে। (৩) চাষীদের বভ পুনর্জনিতি পরিকল্পনা।

পদ্ধী উন্নয়ন পরিকল্পনাস্থানী নিম্নলিখিত স্থানে কাক্ষ্পপ্রসর হউতেছে:—(১) হাবর!-বাইগাছি (পদ্ধী অঞ্চল)—৪৫২ একর ক্ষমি ১০ কাঠ। করিমা ১০৮৪ প্লটে ভাগ করা হইয়াছে এবং ঐ সব ক্ষমির উন্নয়ন করা হইরাছে। উহার মধ্যে ১২০০ প্লট বাস্বভাগীদের মধ্যে ইভিমধ্যে বিভরণ করা হইয়াছে। ৭০০ পরিবারকে বাড়ী ভৈয়ারির ক্ষম্ব অপ্রিম ঝণ দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ১০০ বাড়ী ইভিমধ্যে নিশ্বিত হইয়াছে।

- (২) কাঁচড়াপাড়া—৪০০ একর ক্ষমি ৪ কাঠা করিয়া ৩৫০ প্লটে ডাগ করা হইরাছে। বাস্তত্যাগীদের বাসের ক্ষ ঐ স্থানে অপসারণের বোগ্য কৃটিরসবৃহ (প্রি-কেব্রিকেটেড) স্থাপনের প্রভাব হইয়াছে। প্রভাবে কৃটিরের ক্ষ মোট ১৫০০ টাকা লাগিবে।
- (৩) গভিয়া পরিকল্পনা—কলিকাভা হইতে ৪ মাইল দূরে ৮ শত একর ক্ষি দ্বন করার প্রভাব হইরাছে। ১০ কাঠা করিয়া ৩৬০০ প্লটে ক্ষি ভাগ করা হইবে। প্রকাশ, সরকার এই সম্পর্কে মোটশ ক্ষারী ক্ষিয়াছেন এবং ক্ষির মাপের কাক্ষ্ চলিতেছে।
- (৪) চৌষ্টা-রাজপুর পরিকল্পনা—২৫১ একর জমিতে ১০ কাঠা করিয়া ১০৮০ প্লটে জমি ভাগ করা হইয়াছে।

নিম্নিলিখিত গুঞ্ছপূর্ণ শহর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কান্দ অঞ্জসর হইতেহে:—

- (১) হাবরা-বাইগাছি শহর পরিকল্পনা :— ১৫০০ একর
  ছমি ৬ কাঠা ক্রিয়া ৯ হাজার প্রটে ভাগ করার প্রস্তাব হইরাছে ! ৩০০০ প্লট কোঠাবাড়ী নির্দ্ধাণের পর বিভরণ করা
  হইবে। প্রভ্যেক্বানা বাড়ীর বৃল্য ৫০০০ টাকা লাগিবে।
  ৬ হাজার প্লট ৮ শভ টাকা বৃল্যে বিভরণ করা হইবে। জ্যির
  অবিকার ইভিষধ্যে লওরা হইবাছে। কিছু সংশ দ্বল করা
  হইরাছে।
- (২) পাতিপুৰুর শহরতলী পরিকল্পনা—২৫ বিষা ক্ষাতে প্লট ভাগ করিলা উহাতে বাড়ী তৈলারি করা হইবে।
- (৩) বেছালা পরিকল্প।—১৫০ একর ভ্ষা এই পরি-কল্পার উন্নয়ের প্রভাব করা হইরাছে। ভ্ষা হবলের ভ্রা

শোটিশ ভাষী কৰা হইৱাছে। ৫ কাঠা কৰিবা প্লট ভাগ কৰিবা বিভৱণ কৰা হইবে। কভকগুলি প্লট বাড়ী ভোৱাৰীয় প্ৰ বিভৱণ কৰা হইবে। প্ৰভিট বাড়ীৰ মূল্য মোট ভাট হাজাৰ টাকা লাগিবে।

মকংকল শহরের পরিকল্পনা:—(ক) মেদিনীপুর—৪৬০ একর ২,৪০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (ব) হুগলী—১৬৬ একর ৮০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (ব) বালুরঘাট—২০৪ একর ১,০০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (ব) অলীপুর—৬৫ একর ৩৫০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (৪) ফুফনগর—৮৮ একর ৪৫০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (৪) ফুফনগর—৮৮ একর ৩,০০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (হ) ভালুক-বের (জলপাইগুড়ী)—২০০ একর ১০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (ব) আলিপুর-ছ্যার—৪২৩ একর ১,০০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (ব) লিলিগুড়—১০০ একর ৮০০ প্লটে ভাগ করা হইবে;

নিম্লিখিত কৃষি পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে :---

- (১) ফতেপুকুর পরিকল্পনা (জলপাইওজী)—সরকারী টাক্টরযোগে ১,৩০০ একর পভিত জমি উদার করা হইরাছে এবং পরিবার পিছু ৫ বিদা আবাদী জমি ও এক বিদা ভিটা জমি দিয়া ২৫০ট পরিবারের পুনর্বসভির ব্যবহা হইরাছে। এখানে পাট ও ধান জলে।
- (২) শুকাপুর পরিকলনা (কলপাইগুড়ী কেলা)—১০০ একর পভিত কমি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৩০ট পরিবারের পুমর্বসভির ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমান মরগুরে বান হইয়াছে।
- (৩) স্ক্ষরবনে মধ্বাপুর বানা পরিক্রনা—৮০০ একর বাস মহলের ক্ষমি দবলে আনা হইতেছে। ২৫০ পরিবার ইতিমবোই সেবানে বসবাস করিতেছে।
- (৪) কুলট পরিকল্পনা—কুলট খাল বরাবর করপো-রেশনের ১,৪০০ বিধা ক্ষমি ছাড়া হইভেছে। এখানে কলিকাতা বালারের ক্ষ তরিতরকারী উৎপাদনক্ষ ২০০ চাষী বসবাদ করিতে পারে।
- (c) বেণুৱাৰাত্ৰী পরিকলনা—c,০০০ একর ক্ষি ক্ষীপ করা হইরাছে এবং ট্রাক্টরযোগে আবাদবোগ্য করা হইরাছে। কৃষিবিভাগের সহযোগিতার একট সংযুক্ত পরিকলনা প্রভাত করা হইতেছে।

আসাধ গবর্ষে চান না যে সেই প্রদেশে বাঙালী সিরা তাহাদের উচ্চালাজ্ঞার বিদ্ন ঘটার। বর্তমানে আসাবের বল-ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা প্রার ২৫ লক্ষ্য অংশ-ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যাও এইরপ। বাকী ২৫ লক্ষ্য লোক—খাসিরা গারো, মণিপুরী, সুসাই, মিকির, ফুকি প্রভৃতি নানা ভাষার কথা বলেন। আসার পবর্ষেণ্ট কিছুই করিভেছে না; পুতরাং ভাহাদের বিশ্বভি দিবারও প্রয়োজন হর না। কিছু আসামে উহাল্পেরে অবস্থা নিয়লিখিত বিবরণ হইতে বুখা বার। বিলও হইতে ১৪ই কার্ডিক ইহা প্রেরিত হর; ব্যানশ-

বাদার" প্রিকার ইছা প্রকাশিত হইরাছে: — বঙ্গা হইতে আলার সরকারের উর্বান্ত উপদেশ্র শ্রীরোহিনীক্ষার চৌধুরীর নিকট প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইরাছে বে, লামভিং-এ প্রান্ত ১০ সহজ উর্বান্তকে এ পর্যন্ত সাহার্য হিসাবে কোন নগদ টাকাপরলা বা প্রবাদি দেওয়া হর নাই। ভাহারা অভিশর কটের মধ্যে দিন্যাপন করিতেছে। ইতিমধ্যে অনশনের দরন বলিরা অভ্নমিত যে ক্রেকট মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইরাছে সরকারীভাবে উহা এবনও অহীকার করা হর নাট।

জানা গিরাছে যে, এই সমন্ত উদ্বান্তর অসহায় অবস্থা ভারত-সরকারের পুনর্বসভি দপ্তরকে জানান হইরাছে। আরও জানান হইরাছে যে, লামভিং অঞ্চলের জনসাবারণের জন্ত কোন হাসপাতাল না থাকার অসহ উদ্বান্তরা কোন চিকিংসার সাহায্য পাইতেছে না। জানা গিরাছে যে, পুনর্বসভি সচিব শ্রীমোহনলাল শক্সেনা রেলওরে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীপোলালযামী আয়েলার ও শ্রীরোহিনীকুমার চৌধুনীর সহিত আলোচনাক্রমে স্থানীর রেল হাসপাতালে উল্লিখনের চিকিংসার জ্ঞানান রেল-কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা ক্রিয়াছেন।

এই সমন্ত উদান্তকে বর্তমানে প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারী ও প্রচারীদের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এক প্রেমীর লোকেরা অবহার ওরুত্বকে হোট করিয়া দেবাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই সমন্ত উদান্তর অবহা ফ্রন্ত শোচনীয় আকার বারণ করিতেছে। অবিলম্বে যবায়ণ ব্যবস্থা অবলম্বন মা করিলে আরও লোক মারা ঘাইবে।

### वित्रभान- "श्रूर्ण विभान"

বিংশ শতাকীর প্রথম দশকে বাঙালী সমাকে যে নবভীবনের সাড়া পড়িয়াছিল, দেই সময়ে বরিশাল "পূণ্যে
বিশাল" রূপে দেখা দিরাছিল। এই আবির্তাবের সভব
হুইয়াছিল অধিনীকুমার-জগদীশচক্রের সাধনার কলে। ইতিহাসের হাপটে সেই বরিশাল আব্দ বুল বাঙালী জীবন হুইতে
বিচ্ছিন্ন হুইয়া পড়িয়াছে। মাউল্যাটেন বিবানের প্রয়োজনে
এবং আমাধের স্বীকৃতির কলে এই অঘটন ঘটনাছে। যে
রাষ্ট্রের অধীনে বরিশাল বিয়া পড়িয়াছে, সেই ইস্লামী রাষ্ট্রের
প্রস্থৃতির মধ্যে পর মত ও পথ সহছে এমন একটা অসহিম্ভূতা
বিভ্রম ধ্যান্ত্র বর্ষালের তথা পূর্ববন্ধের হিন্দু সম্প্রদার নিজেদের
প্রাণ, যান, বন সহছে আকুল হুইয়া উঠিরাছেন। এই বিষয়ে
কোন তর্কের অবসর নাই। "পাকিছামী" রাষ্ট্রের ফর্ণবারগণ
নিজেদের প্রয়োজনে মুসলিন সম্প্রদারের মনে "কাফের"
বিব্রের এমনভাবে জিয়াইরা রাবিতেছেন বে, ভাছাদের বক্তৃতা
ও খোরণা ভরসা না দিয়া ভরই ছাগার।

এর প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওরা বার। কংগ্রেসী বেড্বর্গের অনেকে পৃর্ক্ষেই দেশ ভ্যাপ করিয়াহিলেন। পূর্কাবদের হিন্দু সনাব্যের বেত্বর্গকে উল্লাভ করিবার কল উল্লেখন বাজীবর সরকারী প্রয়েজনের অক্লাভে দশল করিবার চেটা ক্ইডেছে। কিছ এই দশলের বিরুদ্ধে আপতি করিতে গেলে শুনিতে হর এই লগা—"আপনাদের সরিরা যাইতে ছই বংসরের অবিক সমর দেওরা ক্ইরাছে।" বরিপালের নিকটবর্তী কোন জেলার কতা একখন হিলু প্রধানকে এই উত্তর দিতে হিবা করেন নাই। হাঁহারা পূর্কবিল ছাভিবেন না এইরূপ নমস্থ করিরাছেন, হাঁহারা "পাকিছানের" সরকারী ধণের আহ্লাবে লক্ষ লক্ষ টাকার "ওত" কিনিয়াছেন উল্লেখ্য রেহাই দেওরা ক্টতেছে না। ব্যাপার দেখিয়া মনে কর যে উচ্চশ্রেণীর হিলুকে উল্লেখ্য বাড়ুমিতে থাকিতে দেওরা ক্টবে না—ইহাই "পাকিছানের" বরাই্র-নীতি ক্টরাছে। এই সমন্তার কি করা কর্ডব্য তৎসম্বন্ধে লোকের মন নিক্টেই ক্টরা নাই। প্রবর্তক সভ্যের মুবপত্র "ন্ব-সভ্যের" ২বা আহিনের সংব্যার সভ্যঞ্জন নিম্নিভিত বির্তিট প্রকাশিত ক্টরাছে:

বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর, শনিবার ৬১নং বহুবাবার খ্রীট 'প্রবর্ত্তক ভবনে' সলবঞ্জুর শ্রীমতিলাল রায় বলেদ---"বরিশালে জীগরলকুমার দত, জীববনীমোহন খোষ ও শ্ৰীপ্ৰাণকুমার সেবের সহিত আমার যে কুম্ব বৈঠক হয়. সেই বৈঠকের মর্শ্বক্ষা ব্যক্ত করার ছত আমি অন্থরত। বরিশালবাসী সংখ্যালয় সম্প্রদায় আৰু স্থান ত্যার क्रिंदिय किया - এই প্রদদ লইরা আমাদের আলোচ্যা হয়। আমি শুনিয়াছি ৩৬ লক্ষ্ বরিশালের অবিবাসী-जरवादि बट्दा २७ लक युजलबान । ৮ लक कन-जिल অস্ত হাতি। মাত্র ২ লক বিভিন্ন হল-চল হাতির वात्र। ৮ लक्ष्यप्रकृश्यहीनः, ভारावा नाय हिल्र्। चर्तिके २ नक हिन्दू व्यवितामीय मद्दि मध्या छैठियाट । এই সম্ভাৱ সমাবানে আমি বলিয়াছি, বরিশালের এক শত অবিবাসীকে সর্বাপ্রথবর্ষ সংহতিবন্ধ হইতে হইবে। প্রতি ক্রম প্রথম বংসবের ক্রম একশত টাকা এই সংহতির ভাতারে দান করিবেন। এই টাকায় বরিশালবাসীর ৫ অন প্রচারক জীবিকা নির্মাহ করিবেন। আগানী ৪ মাসের মধ্যে এই ৫ কম প্রচারকের কীবন গঠনের দায়িত্ব আমি এহণ করিব। ইঁহারা বরিশালের প্রতি প্রাবে, প্রতি পরীতে ভ্রষণ করিবেন। অস্পুর্ক, কল-সচল विना काशांदक पृद्ध वांचा शरेत मा। शिकू मांबदकरे সমধেণীভূক করিরা লইতে হইবে। হিন্দু সংস্থতির ভিভিতে বরিশালের সংখ্যালয় ভাতি ছির-প্রতিষ্ঠ হইরা क्षमि চमिटव, कांगड़ वूमिटव, वामि চामारेटव । अवनावा कर्ष कीवमधानत्व वावश कविश नहेत्व । विश्रोतनव বিভিত্ত শ্ৰেমী আৰু-সংস্থৃতি সইহা লক্ষ্য লক্ষ্য অপুষ্ঠ रिष्ट्र श्राष्ट्रिक जानमात कृतिया गरेरन । वाहेमिक मार्क्स আকাজ্য এই সংস্তির থাকিবে না। সংগঠনের পথেই এই সংস্তির লক্ষ্য দৃঢ় রাখিতে হুইবে। এই কর্ম্মে অএগানীদের আনি আজ্যান জানাইতেছি। পাকিছান
ঈ্থরবিধান বলিয়া রাষ্ট্র-বিক্রম্ম কোন কথাই এই সংস্তি
আলোচনা ক্রিবে না। বরিশালবাসী অধিনীক্ষার,
জগদীশচন্তের দেশে আলু-প্রতিঠ জীবন লইবা বাস
কর্মক—ইকাই আমার কামনা।"

#### দীমান্ত-রেখার হেরফের

একজন পুইডেনবাসী বিচারকের সভাপতিত্ব ভারত"পাকিছানের" সীমাভ-রেবার হেরকের করিবার জন্ত একট
জন্মনান কমিশনের আরোজন চলিতেত্ব। পঞ্চার ও বলদেশ
বিভাগ করিবার কলে এই সীমাভ-রেবার নির্দেশে একটা
জটলতার স্কট হুইয়াছিল; লর্ড মাউউব্যাটেন নিরোজিত
একজন ইংরেজ—সার সিরিল র্যাভক্লিক—ইহার জন্ত দায়ী।
ভাঁহার নাম হয়ত দেশের লোক ভূলিয়া সিয়াছে, কিছ ভাঁহার
কীর্তি নদীয়া ও শ্রীহট জেলার লোকের মনে এবনও ইংরেজের
প্রতি বিরূপ ভাবের পরিচয় প্রদান করে। ইংরেজের শাসনপাশ হুইতে মুক্ত হুইবার হুল দেশের লোক এমনই পালল
ছুইয়া সিয়াছিল যে, একজন ইংরেজ-নিয়োগের বিপদ সম্বর্দ্ধে হুইবার সময় ছিল না। সেইজন্ত আলও পূর্ব্ধপঞ্চাবের লোকে ব্যাভক্লিক সীমাভ-রেবাকে অভিশাপ
দিতেত্বে; বাঙালী—নদীয়ার ও শ্রীহটের বাঙালী—"পাক্কিছামী" শাসনের মাহাত্ম্য বৃবিতেত্বে।

বিভক্ত পঞ্চাবের কথাও ভনিরাছি যে, ছই প্রদেশের সীমারেখা গুঁজিয়া পাওরা কঠিন—"the undrawn Radcliffe line"। এই অনিভয়ভার স্থােগ লইতে পাকিস্থানীরা সদাই তংপর। ছই-তিন মাস পূর্ব্বে স্লেমান্কি বাঁৰ রক্ষার নামে ভাছারা পূর্ব্ব-পঞ্চাবের ভিতরে চুকিরা পড়ে; এই বাঁৰ ভারভের এলাকার—যেখন আমাদের ছলেমওয়ালা বাঁৰ পাকিস্থানী এলাকার অবস্থিত। পরন্দার ব্যবস্থার কলে এই ছই বাঁৰ সম্বর্বে অসামরিক প্রমিক ও কর্ম্বারীর চলাচলে কোন অস্থবিধা হর না। কিন্তু পাকিস্থানী সামরিক রক্ষিত্বন্ধ এই ব্যবস্থা মানে না, ভাছারা কোর করিরা ভারভের এলাকার প্রবেশ করে। ভারতীর বিদয়ন্দ দিলীর দিকে চাহিষা নিশ্চেই হইয়া বসিরা থাকে।

বাঙালী জীবনে ব্যাতক্লিক সীমাত-বেধার বিপর্বার আরও
চমংকার। নুলীরা কেলার মাধাতালা মনীর উংপতি-ছানের
মাপ জাল করিয়া লোরহওরার্ছি মন্ত্রিমঙলী ব্যাতক্লিক
সাহেবকে তুল বুরাইয়াছিল; কলে প্রায় ৫০০ বর্গনাইল পূর্বান
বলে চলিরা সিয়াছে। প্রীহট জেলার কুশিরারা মনীর বুকে—
মধ্যতাপে—সীমারেধা টানিরা রাাতক্লিক-কলমের হাত সাকাই
লোক্চকে কুটীরা উঠিবাতে। কলে ঐ অঞ্লে পাকিছামী

হামা সামিরাই আছে। পত ২৪শে কার্ডিকের একট সংবাবে ভারতরাষ্ট্রের নিচ্ছেইতার আর একটা প্রমাণ পাওরা নিরাছে। সম্প্রতি অহারী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জীগোপালযানী আরেলার আসাবে নিরাছেন; উদ্বেধ বনে হয়, আগামী অমুস্বানের ক্ষম্প্রত্বতর । সেই উপ্লক্ষে বাসিরা-জর্জিরা পাহাডের ও পূর্ব্বব্রের সীমান্ত-রেবার সন্ধিকটে তিনি খোরাকেরা করিতেছেম। শিলং হইতে প্রেরিত সংবাষ্ট্র এইলপ:—

"হানীর জনসাধারণ শ্রীর্ক আরেলারকে জানাইরাছে এবং সরকারীভাবেও এই কথা সমর্থিত হুইরাছে বে, ভারত-পাকিস্থানের মধ্যবর্তী সীমান্ত-রেখা হাকলং-এর নিকটে শিলং-শ্রীহুট রাজপথের ৫৩ মাইলে ছিল। কিছ ১৯৪৯ সালের ১লা জাত্মারী ভারিবে পাকিস্থানের সরকারী কর্মচারী এই সীমারেখা নাই করিয়া কেলে এবং গালিয়া-জন্মভিয়া পাহাডের দিকে অগ্রসর হুইরা আসিয়া প্রার ৫১ মাইল ৭ কার্লং-এর নিকটে ঘাঁট স্থাপন করে। এ-ভাবেই ভারা এক শত মাইল সীমান্ত বরাবর ভারতীর ভোমিনিয়নের এক মাইলের অভ্যন্তরে বেজাইনী ভাবে প্রবেশ করিরাছে।

এই সংবাদ পাঠ করিরা বৃক্তিভেছি যে ভারতরাট্রের পক্ষ হইতে এই "পুক্র-চ্রি"র ব্যাপারে কোন কিছুই করা হয় নাই। এই সংবাদ নিশ্চয়ই দিলীতে পৌছিরাহিল। তবু আর এগার মাসের মধ্যে পাকিছামীদের হঠাইরা দিবার অভ কোন ব্যবস্থা হয় নাই কেন, ভাষা আনিবার অভ কৌছুম্ল হওরা বাভাবিক। আমরা সেই উভরের প্রতীক্ষার বহিলাম।

আসামের সঙ্গে রেল-সংযোগ স্থাপন

মাউণীব্যাটেনের বিধানাস্গারে বদদেশ বিভক্ত হওরার ভারতরাই হউতে আসাম প্রভৃতি পূর্ব্ব-সীমান্ত অঞ্চলের রেল ও আহান্দের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিরাছিল। র্যাভক্তিক বাটোরারানানা যথন জলপাইগুর্ডির সদে মালদহ জেলার সম্পর্ক ছেদ করিয়া দিল, তখন পূর্ববদ্ধ রেলপথের আপ্রায় প্রহণ আড়া পত্যন্তর রহিল না। পররাষ্ট্রের মধ্য দিলা এই যোগাযোগের হুত্র এমনই ঠুনকো যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন রাই চলিতে পারে না। বাণিজ্য ব্যাপারে হালামার কথা হাভিয়া দিলেও, ভারতরাইর পূর্ব্ব-সীমান্ত রক্ষার কথা হাভিয়া দিলেও, ভারতরাইর পূর্ব্ব-সীমান্ত রক্ষার কথা আজ্ব-নিমন্ত্রণাধীন যোগাযোগের ব্যবহা থাকা প্রয়োজন। এই অভাব অ্যুক্তব করিয়াই ভারতরাই আসামের সদে রেলপথ সংযোগের ব্যবহা করে। আমরা ভনিয়া হুণী হইলাম যে, পূরাপুরিভাবে ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া ভারতের অবশিষ্টাংশের সহিত আসামের রেলওরে সংযোগ সাধ্য আগামী কান্তন-চৈত্র মান মব্যেই সম্পূর্ণ হইবে।

এই পরিকল্পনাস্থারী আসাম ও কুচবিহারের মধ্যে ১৪৫ মাইলবাণী একট রেলওয়ে লাইন ধোলা হইবে। এই নুভন লাইনট আলাৰ বেলওৱে লাইনের ক্কিয়াগ্রাম হইতে পশ্চম বলের আলীপুর ছ্যারের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞম করিবে। আলামের ছজ, গোঁলাইগাও ছাট এবং গ্রীবামপুর নামক ভিনট স্তম রেলওয়ে টেশম নিশ্বাৰ-কার্য্য ব্যতীত প্রধ্যোক্ত লাইনের নিশ্বাৰ-কার্য্য সম্পূর্ণ হটমাছে।

এই সকল কাম ছয়ট ইঞ্লিনীয়ারিং ভিভিপনের মধ্যে ভাগ ক্ৰিয়া দেওৱা হটয়াছে। ট্ছাদের প্ৰধান কেন্দ্ৰ কাৰ্শিয়াঙে चरिष्ठ। अहे नृष्ठन लाहेरनद कार्क हेक्षिमीयांद, अधिक अर क्चांतो गरबंख श्रीय ३,००० क्यों बंधारम निमृक्ष दिशारबन । পভীর অরণ্য পরিষার করিয়া এই নৃতম লাইনের কিছু অংশ বাহির করিতে হইরাছে। ভিন্তা, ভোরদা, রাইদক এবং সানকোসা নদীর উপর সেতু নির্দ্ধাণ-কার্য খুবই কট্টসাব্য বলিয়া খনে হটরাছিল। বাহির হটতে নির্পাণ-কার্বের জন্ত যে जकन किनिन बामनानी कता इहेज. वस्तुत: छेहारनत बजारवत चक्र निर्मान-कार्या विराध विमय क्रेएएह। এই मार्टन निर्याप कविष्ठ ७१ (य क्वल नुष्य नाहेनहे वनाहेष्ठ इहेशार ভাহা নহে, উপরম্ভ কিছু অংশকে ভারো পেজ হইতে মিটার গেছে পরিবভিত করা হটয়াছে। খারণ থাকিতে পারে, দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই আসামের সঙ্গে তারতের चर्विद्देश्यम् अर्थात्रकृत्व द्वल लाहेन निर्द्वान-श्रीतकृत्वमा ছির হয়। এই ব্যবসায় পাকিসান রাষ্ট্রে হাতবরা হইয়া पाकिवात श्रामान्य (नव इंडन, अवर निलारेनियिकिक वंशहात অবসানের সভাবনার আমরা আখভ হ্টলাম :---

#### বর্দ্ধমানের তাঁত-শিল্প

সম্প্ৰতি বৰ্জনান জেলার তাঁত-শিল্প সম্বন্ধে আমরা কিছু
মূতন কথা তনিয়াছি। তাহা "বৰ্জনানের কথা" হইতে তুলিয়া
পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশন করিলায় :—

এবাধকার (বর্দ্ধানের) বেশীর ভাগ লোকই ভানেন না বে, বর্দ্ধানের তন্তবারের। কত উচ্চ ভরের ধৃতি, শাড়ী তৈহারি করে থাকেন। করাসভাদার বৃতির কথা অনেকেই শুনে পাকবেন। সেই করাসভাদার ধৃতি মেমারী থানার দেবীপুর ইউনিয়নের তন্তবারেরই মাত্র বয়ম করেন এবং এই ধৃতি দেবীপুর হাড়া আর কোথারও প্রস্তুত হয় না। অভাভ জেলার মহাজন এলে এথানকার নিরক্ষর ও গরীব ভন্তবারদের শোষণ করে ত নিবে যায়ই, উপরন্ধ এনের মান্য পর্যন্ত লোপ পাওয়ান হয়েছে। ধনেথালির নাম হ'ল আর এরা চিরাক্ষ্কারেই রইলেন; তার কারণ এই যে, এন্দের টাক্যানেই, এবং ধনেথালির মহাজনের প্রদন্ত সামাভ মন্ত্রী নিরে নিজেদের সর্ব্বনাশ করে থাকেন।

প্ৰবন্ধ-লেৰক বছ হঃৰেই এই কৰা লিৰিয়াহেন। তিনি আমাদের আশায় কৰাও ভনাইয়াহেন। বৰ্জনানের ভাতীয়া সমবার প্রধার সংগটিত হুইতেছেন, মিহি খুতা পাইলে তাঁহারা প্রাচীন গোঁৱৰ কিরাইরা আনিতে পারিবেন। তাঁহার সভে, "মাঝারি খুতার" (২৮নং হুইতে ৪০নং খুতার) বাঁহারা কাল করেন তাঁহালের অবহা সক্ষটপূর্ব হুইবে, বর্ণন কাপছের উপর ককৌল প্রণা উঠিরা বাইবে। মিহি খুতার বৃত্তি-শালী ও মোটা খুতার গামহা ইত্যাদির বালার অব্যাহত থাকিবে। বাঙালীর জীবনে যে ওলট-পালট আরম্ভ হুইরাছে, সেই সমরে বর্জনানের অভিজ্ঞতার সাহায্যে মুগোপ্যোদী ব্যবহা করাই বাঁচিবার এক্ষাত্র উপার।

#### ভারতরাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

গভ কান্তন-চৈত্র মাসে ঘোষণা করা ছইয়াছিল যে, ভারতরাষ্ট্রের আর-ব্যবের ছিসাবে ১৯৪৯-৫০ সনে প্রার ৪৫ লক্ষ্
টাকা উর্ভ থাকিবে। এখন শুনিতেছি, বংসরের শেষে
৪৫ কোটি টাকা ঘাটতি ছইবে। কাশ্মীর ও ছায়দরাবাদ
অভিযানেই মাকি ৩৪ কোটি ৩৫ লক্ষ্ টাকা ব্যর ছইয়াছে।
ইংরেজ আমাদের গত বিশ্বযুদ্ধে জভিত করিয়া প্রার ৬৮০ কোটি
টাকা খণের ভার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে; ভাছার
মুদ বংসরে প্রার ২০ কোটি টাকা। এই অবস্থার অবৈর্গ্য
ছইবার কারণ আছে। কিন্তু এই বিপদ ছইতে রক্ষা পাইবার
উপায় আমাদেরই পুঁজিয়া বাছির ক্রিতে ছইবে। "য়ুগবানী"
প্রিকার ১৯শে কাণ্ডিকের সংখ্যার বলা ছইয়াছে:

কিছ সৰ টাকা যদি সামৱিক বিভাগ এবং সৱকারী কৰ্মচাৰীদেৱ বেভৰ ও ভাভাতেই শেষ ঘটয়া যায় ভবে चात चाजीय कमारिय चन होका बादक मा : वास्क्रहे খাটতি হইলে ধণ বাড়ে, ধণ বাড়িলে খুদ বাড়ে, দীর্ঘ-কালের ব্রুচ একটা অনাবশুক বরচের বোরা করদাতাদের উপর চাপিয়া থাকে। যুদ্ধের সময় ইংরেছ নিছেদের প্রয়োজনে ভারত-সরকাতের বাজেটের যে ছরবছা করিয়া গিয়াছে, এখনও ভাছার প্রতিকার হয় নাই, বরং ছর্জনা আরও বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। সামরিক বায় ১২ বংসর আঙ্গে যাহা হিল এখন তার চার গুণ এবং অসাধ-ত্তিক ব্যয় প্রাত্ত পাঁচ খণ। খসাধত্তিক ব্যয় স্বাধীনতার ছুই বংসরে যাখা দাভাইয়াতে যুদ্ধের সময়েও ভাষা ছিল मा। एरेटवर वा ना त्कन ? नजापित्रीय त्मत्किरीविदयटि আগে চার হাতার টাকা বেতনের আটট সেক্টোরী ছিল **এ**वन क्रेश्वाटक २४ छै। (त्रप्तिम शार्माटक छो: मांचारे विकारहम, जाशास्त्र विरम्भिक मुखावान, "विरमवक्ररमद" বিদেশ ভ্ৰমণ প্ৰভৃতিতে এবার প্ৰায় ৬ কোট টাকা ব্যয় क्ट्रेशाटक ।

এরণ অগব্যরের আরও অনেক উলাহরণ আছে। বর্ত্তমান পরিছিভিতে সামরিক ব্যর বৃত্তি অবক্সভাবী হইলেও বরচ বর্ণামণ হওরা প্রয়োজন। এই সব কণা বৃত্তিরা আনাবের ব্যর-সংক্রেণের উপার উদ্ভাবন করিতে হইবে। শুনিতেহি
সর্জার প্যাটেলের নির্কেশে ৮০ কোট টাকা ব্যর সংক্রাচের
ব্যবহা হইরাছে। তাহার কলাকল কি হইবে জানি না।
কর্মচারীয়ক্ষ সং ও কর্মঠ হইলে নানাজাবে আর বাভিতে
পারে। এক রেল-বিভাগের পরিচালন যদি সংপথে চলে,
তবে সরকারের আর বাভিবে, ক্রব্যাদির মূল্য কমিবে, লোকের
ক্রেম ক্ষমতা বাভিবে। মন্ত্রিবর্গের কর্ত্ব্য উাহালের অধীনস্থ
কর্মচারিয়ক্ষকে সং পথে পরিচালিত করা। সেই চেটার
এখনও কোন সংস্লোধকনক প্রমাণ পাওরা যার নাই।

#### ডাচ ও ফরাদী সাম্রাজ্যবাদ

প্রায় দেখনাস টানা-ইাচ্ছা করিয়া পূর্ব্ব-এশিয়ার করেকটি দেশের—ভাভা, স্থাত্তা, মাছ্রা প্রভৃতি ঘীপপুঞ্জর—ভাচ সাত্রাপ্রাব্যবার পাশ ছিল্ল হইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইরাছে।
মাষ মাসের শেষ দিনের পূর্বেই ইন্দোনেশিয়া তথাক্ষতিভ
সার্ব্বভৌম বাষ্ট্রের মহ্যাদালাভ করিবে।

আর একট সাত্রাজাবাদ ইন্দোচীনে নিজের আসন জুট রাধিবার জন্ত শেষ হুড করিয়া ঘাইতেছে। গণতন্ত্রের আদর্শ, রাই, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বারক করাসী রাষ্ট্রের কথাই বলিতেছি। ছই-ছই বার জার্জানীর কাছে হারিয়াও করাসী-গণতন্ত্র পরদেশ শাসন ও শোষণের প্রলোভন দমন করিতে পারিল না, পরাধীনতার জণমান নিজের জীবনে জহুভব করিয়াও জপর জাতিকে নিজের জনীনে রাধিবার এই বে প্রস্তুতি কথা মনে করিয়া মানব প্রস্তুতি সম্বত্তে মিরাশ হুইতে হয়। করাসী দেশের জীবনে কি আরও জপমানের প্রয়োজন আছে ?

কোন্ ভরসার করাসীরা এই অপকর্ম করিরা যাইভেছে, তাহা সহজ-বৃদ্ধির লোকে বৃধিতে পারে না। শ্রিশ বংসরের মধ্যে হুইটা "বিশ্ব-মূল" তাহাদের অগণিত লোকক্ষয় ও বনক্ষ করিয়াছে। আক মার্কিনি আর্থিক সাহাব্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের চলিতে হুইভেছে। ইন্সো-চীনের গণ-নেতা তাঃ হো চীন-মিন্ছ ১৯৪৫ সালের আগাই মাসে করাসী নিরপেক্ষ লাগন-বাবহা প্রবর্তন করার ঐ দেশের আড়াই কোট লোকের শতকরা মক্ষই কন তাহার প্রতি আহুগত্য বীকার করে। তব্ও হুই লক্ষ সৈচবাহিনী লইরা করাসী সাম্রাজ্যাল এই গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে মূল করিতেছে। এই মুদ্ধের বার কোবা হুইভে আগিতেছে, তংসম্বদ্ধে কোম প্রশ্ন সন্থিলিত আভিস্কের নেতৃবর্গ কেহই করিতেছেন না। এমন যে তারতরাই যাহা ইন্সোনেশিরাকে লইরা, ডাঃ সুরেকর্পো, ডাঃ হাতাকে লইরা এত হৈ চৈ করিল, তাহার মুবেও ইন্সো-চীনের, বা ডাঃ হো-র নান পর্যন্ত প্রকাষ্ট উচ্চারিত হুর না।

चावचवादिक कवानी देशनित्वमं कत्वकृष्टे चात्व-- हमन--

নগর, পণ্ডিচেমী, মাহে, কারিকল প্রকৃতি ক্ষেক্ট শহর, বন্দর লইয়া করাসীর রাজত। গণডোটের ঘারা ভাহাদের ভবিত্তং হির হইবে। চন্দনগর নিজের পণ বাছিয়া লইয়াছে। অভাতেরা আগামী পৌষ মাসের মধ্যে ভাহা করিবে। ইভাবসরে করাসী সামাজ্যবাদ কি বেলা খেলিভেছে ভাহা টিক বুঝা ঘাইভেছে মা; ভবে গণভোটের দিন পিছাইয়া দিয়াছে। এই ক্ষেক্ট ছানকে নিজের সলে জড়াইয়া রাধিয়া কি লাভ হইবে ভাহা ভাহারাই জানে। রূপের ইঞ্জি বুঝিয়া চলিতে পারিলে ভারভরাট্রের পক্ষ হইতে ভাহাদের ক্ষতি-লাবনের সভাবনা নাই।

333

আর করাসী অবিষ্ণত এই অঞ্চলের অবিকাংশ লোকের মনোভাব সহত্বে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। ভারত-রাইও ভাহার নীতি পরিচার করিয়া বোষণা করিয়াছে। গত ১০ই কার্তিক দিল্লী হইতে বলা হইয়াছে:—

ভারতের ক্রাসী উপমিবেশসমূহ যদি ভারত ইউমিরবে যোগদানের সিথাভ করে, তাহা হইলে এই সকল উপমি-বেশের শাসমকার্য্য বায়ওশাসনশীল অংশ হিগাবে ক্রেমীয় সরকারের প্রত্যক্ষ মিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবে বলিয়া হির হইয়াছে।

পরে আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবহার কোন পরিবর্জন সাধন করিতে হইলে জনমত গ্রহণ করিরা ভাষা করা হইবে। এই উপনিবেশসমূহের জনসাবারণের ভাষা ও সংস্কৃতিগত বার্থ অন্তর্ম রাধা হইবে।

শাসনকার্য পরিচালনার ছত ভারত-সরকার বংশাপর্ক অর্থগংছান করিবেন এবং বর্তমান শাসন-কর্তৃপক পেল্লর প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, ভারত-সরকার ভাছা পালন করিবেন।

কেন্দ্রীর আইনসভার এই সকল উপনিবেশ হুইভে প্রতিনিধি প্রেরণের বিধানও ভারতের আসম্ব শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হুইয়াছে।

#### সাম্রাজ্যবাদের তর্ক

বলশেভিক বিপ্লবের ৩২ভম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সোভিরেট রাষ্ট্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মঃ ম্যালেনকভ বলিয়াছেন:—

नमध विषयि वानवन्थान वैशिष পरिक्तमाहे जायितिका करिएएए। हिहेमांव ७ (गायिति अदर वानामाने जायावायां ने वाल्यमान्य भित्रकामांव निष्ठ अदे व्याप्त वाल्यमाने प्राप्त वाल्यमान्य भित्रकामांव निष्ठ अदे व्याप्त वाल्यमांव भित्रकामांव भावका भावका

পরিবেষ্টনের ব্যাপারে একটা অক্রম্বর্ণ দৃশবে পরিণত করার হুড মার্কিণ সামাজ্যবাদীর। চীনকে ব্যবহার করিতে চাহিরাছিল।

এক্ষম পাশ্চান্ত সাংবাধিক, "নৰ্ব চায়না ডেলী নিউক" প্ৰিকার প্ৰাক্তন সম্পাদক মি: ও. এম. এম সাহ্মতিক একট প্ৰবন্ধে রাশিয়া সামান্দ্যের উত্তর এশিয়া বিদ্যের ইতিক্যা বলিয়াছেন; ১৬৮২ সালে তাহা আরম্ভ হয়, ধলু-কৃটল প্রে অমণ ক্রিয়া ১৯৪২ সালে তাহা একটা পরিণতি লাভ করিরাছে। ইহার বর্তমান রূপ লোকচন্দে এইভাবে কৃট্যা উটিয়াছে:

গভ ৩০ বংসরের মধ্যে চুইট মহাযুদ্ধের কলে সোভিষেট রাশিরা এশিরা মহাদেশের অন্তর্গত কিরপ বিভীর্ণ ভূতাগের উপর আপন আধিপত্য বিভার করিয়াহে ভূক্তভোগী ভিন্ন সে সংবাদ হয়ত অনেকেই রাবেন মা।

ভারত সীমাত্ত ইতে আরত করির। উত্তরে প্রশাত্ত মহাসাগরের তীরবর্তী ত্রাভিডইক বন্দর পর্যন্ত লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বর্গমাইল পরিমিত ছান বর্ডমানে রাশিরার প্রত্যক্ষ মিরস্থানীম। ৭০০ মাইল দীর্ঘ শার্বালিম ও কিউরাইল দীপপুর যাহা ভাগানের শীর্ষদেশ প্রার কর্ণ করিরাছে, তাহা বর্ডমানে রুশ অবিকারভুক্ত। গত মহারুছের ফলে মিত্রপক্ষীর দেশভালির মধ্যে এক্ষাত্র রাশিরাই উক্ত দীপ-ভাল অবিকার করিয়া আগন সাম্রাজ্যের আরতন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইরাছে।

এশিবা মহাবেশে রুশ রাজ্য বিভাবের ইভিহাস আলোচনা করিলে স্থাইই বুখিতে পারা যার যে, রাশিরা দীর্থকাল বাবং এক স্থানিছি পরিকল্পনা অনুযারী কার্ব্য করিবা আলিভেছে। অবস্থার চাপে এই কার্ব্য কর্বনও কর্বনও সামহিকভাবে স্থানিত পাকিলেও সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হর নাই।

এই বিরাটন্থের সন্মুখীন হইরা পৃথিবীর কোট কোট লোক ভীভ-সম্ভভ হইরাছে। একদিকে মার্কিশী সংঘ, অল দিকে সোভিয়েট শক্তিপৃত্ধ—এই ছইরের আসন্ন সংঘর্ণের আশকা বর্ডমান মুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্ধা। পরোক্ষভাবে প্রার ১০০ কোট নরনারী ইহার মধ্যে জড়িত। জামাদের রাইশ্রনালগণ বলিভেছেন যে, জামরা ভকাতে দাঁড়াইরা থাকিতে চাই। বর্ডনান মুগে ইহা সভব বলিয়া কেহই মনে করে না। ৩৪ কোট নরনারী, ভারভরাট্রের নাগরিক; প্রকৃতি জামাদের দেশকে দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রেলে বসাইয়া দিয়াছে। সাম্বিক মুছের শক্তি জামানের প্রকৃত্ব আমাদের দেশকৈ জামানের এখনও অর্জন করিতে পারি নাই। ইভিহাস কিছু জামাদের এখ সিরা থাকিবে না। ইন্দার হউক, জনিচ্ছার হউক জাসন্ন সংঘর্ব জামাদের কোন বা কোন পক্ষে টানিয়া সইবে। ইহাই হইল জামাদের পর্বাট্র-নীতির গোড়ার কথা।

#### জ্যোতিশচন্দ্র দাশ

चरमनी वर्त्रद चाप्रत्में चन्नशानिक चाद अक्यम वाक्षामी প্রধান ৬৪ বংসর বরসে মর্ত্তালোক ভাগে করিলেন। বর্ত্তমান मजाकीत शातत्व त्याम निव-विकास विचादित प्रेरक्ट अकड़े স্মিতি স্থাপিত হয়: বোগেল্ডনাৰ খোষ (হাইকোটের বিচারণভি চক্রমান্ব খোনের পুত্র) এই সমিভির প্রভিষ্ঠাভা ও সম্পাদক ছিলেন। বিদেশে ভারতীয় মুবকদের শিল-বিজ্ঞানের কৌশল শিক্ষালাভ করিবার বল তাঁহাদের তথার প্রেরণ করা স্বিভিত্র একটা কর্ম্বব্য ছিল। স্বোভিশচল সেই স্থােগ এছৰ করেন। জাপান তথন সবেমাত রাশিয়াকে প্রাক্তি করিয়া এশিয়া মহাদেশের নেড্ছ পদ লাভ করিবার यোগাতা चर्कन कविराजिल : श्रूजदार जावजीय युवरकत निक्रे ৰাপানের শিকাদীকা আকর্ষীর ছিল। ক্যোতিশচলও এই चाकर्राव काशान श्रम करवन । काशान काठ, श्रिक धरर অভাভ বিবিধ শিল্পে বুংপত্তি অর্জন করিয়া তিনি আরও উচ্চ-শিকালাভাৰ্ব আমেরিকায় যান। এই সময় ভিনি অনুত্ব করেন যে, সাকল্যের সহিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পঞ্জা তুলিতে क्रेटल चर्च भरकाच विषय विद्या विराय कान चर्चन करा श्रासन । স্থতরাং তিনি অর্থশাল্ল ও বাণিক্য বিদ্যার ব্যাকিং, ইন্সিওরেল ७ এकाউ छिन সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিবেন বলিয়া স্থির করেন। ১৯১০ সনে ভিনি ক্যালিকোনিয়া বিশ্ববিভালয **ब्हेटल आक्टूबर्ट ब्न** ।

এই শিকাই জাহার ভবিষং কর্মকীবন নিরম্ভিত করে। বেলল দেকীল ব্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরণে তিনি সার্থকতা লাভ করেন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিছো উন্নতি-প্রচেষ্টার উর্দ্বেও জাহার একটা জীবন ছিল। গঠনবৃলক ভাতীয়তার সেবার অনুঠ দান ও পরামর্শ জাহার জীবনের গৌরব। সেই গৌরব অমান রাধিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

## বিশপ ফস্ ওয়েষ্টকট

চার্লস এণ্ড ক ভারতবন্ধ ও দীনবন্ধ নামে পরিচিত।
তাঁহার বন্ধ ও সভীব কস ওরেইকটও আনাদের দেশে
প্রহা কর্জন করিরাছিলেন। তিনি ভারতবর্ধে সরকারী
বর্ধ-বিভাগের প্রধান হিলেন। কিন্ত এই সরকারী সম্পর্ক ভাহার নানবভা ও নহন্ধ বিহুত করিতে পারে নাই। আমাদের
কাতীর কীবনের আলা-আকাকার প্রতি তাঁহার সহামুভ্তি
ও প্রহা হিল অফু নিম। হিন্দু মুসলমানের, ভারতের সকল সম্প্রদারের মব্যে বাহাতে সম্প্রীতি অক্র বাকে সেইকচ উহার
আক্রান্ত চেটা হিল। এই মানব-হিতেমী ও ভারত-হিতেমী
লোক-প্রেটের ভিরোবানে আনরা আত্মীর বিরোগক্ষিত
পোক অভ্যুত্ত করিতেহি। ৮০ বংসর বরুসে ভিনি মর-ক্যং
ভ্যাগ করিরা গিরাকেন। তাঁহার স্বৃতি এণ্ডুত্বের মৃত
আবাদের কেন্টে কাগক্ষক বাক্সিরে।

## প্রাচীন ভারতে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা

#### গ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র যুগযুগাস্তর ধরিয়া দেবমন্দির নিশ্বিত হইয়া আসিয়াছে এবং তন্মণ্যে বিভিন্ন দেবতার প্রতিমা শাস্ত্রাত্মপারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ আর্য্যদস্তানের প্রাচীন উপাদনা-পদ্ধতি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ বাধিতেছে। যে শাস্ত্রাম্বসারে এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার নাম "পঞ্চরাত্র" বা "দাত্তত" আগম। এই স্মপ্রাচীন বৈষ্ণব আগমের উল্লেখ মহাভারতাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই আগম-প্রতিপাদিত নারায়ণের বাস্ত-দেবাদি চতুর্তিহ্বাদ ভগবান বাদরায়ণ (২।২।৪৩-৫) খণ্ডন করিলেও রামামুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিচারপূর্বক পঞ্চরাত্রমতের প্রামাণ্য স্থাপনা করিয়া গিয়া ছেন—শ্রীভাষ্যের "অব্যাহতং প্রামাণ্যং সাত্তাগ্মানাং" প্রভৃতি উক্তি দ্রষ্টবা। পঞ্চরাত্রমতের বহুতর গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু অতি অল্লই মুদ্রিত হইয়াছে। নব্যক্তায়ের ও নব্যস্থতির অতিমাত্রায় অভ্যুদয়কালে বাঙ্গলা দেশে "পঞ্চরাত্র" শব্দটি প্রয়ন্ত যে ভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়া-ছিল তাহার একটি কৌতুক্তনক গল্প আমরা পরিজ্ঞাত আছি। শতাধিক বংসর পূর্বের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান নৈয়ায়িকের নিকট তাঁহার এক ছাত্র শিবরাত্রি-ব্রতক্থার — "পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি" — পঙ্ক্তিটির অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। নৈয়ায়িক বলিলেন, পাঠে ভুল আছে— বিশুদ্ধ পাঠ হইবে "পঞ্চরত্তিবিধানেন" ! রঘুনন্দনের ক্বত্য-তত্ত্বের অনেক প্রতিলিপিতে শেষোক্ত ভ্রান্তপাঠ বস্তুত:ই দুষ্ট श्य ।

ৰীষ্টীয় ষোড়শ শতাকীর প্রথমভাগে মিথিলার দেবনাথ তর্কপঞ্চানন নানা শান্ত্রে বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। তন্ত্রচিত "মন্ত্রকৌমূদী" নামক উৎক্লষ্ট তান্ত্রিক নিবন্ধ হইতে ( রচনা-কাল ৪০০ লক্ষ্মান্ধ) আমরা পঞ্চরাক্ত মতের পঁচিশটি মূল ভ্রেরে নামমালা উদ্ধৃত করিলাম:

প্রোক্তানি পঞ্চরাত্রাণি সপ্তরাত্রাণি বৈ মরা।
বান্তানি মুনিভিরোকে পঞ্চবিংশতিসংখ্যরা।
হরশীর্বং তত্রমান্তং তত্রং গ্রেলোক্যমোহনং।
ভৈরবং পৌকরং তত্রং প্রাক্তাদং সার্গা-গোতমন্।
নারণীরঞ্চ মান্তবাং শানিলাং হৈবুকত্তথা।
সত্যোক্তং শৌনকং তত্রং বাসিচং জ্ঞানসাগরম্।
বারস্থবং কাশিলক তাক্ত রারারণাশ্বকন্।
আব্দেররারসিংহাধ্যমানকাধ্যং তথাকশন্।
বৌধারনং তথাটার্বা বিত্যক্তত্তে বিতরঃ। (২ প্রে)

হয় শীর্ষপঞ্চরাত্রে (১।২।২-৬) যে নামমালা আছে তাহাতে তৃই স্থলে মাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত ভাষেয় (২।২।৪৫) শান্তিল্যকে পঞ্চরাত্রমতের একজন আদি মুনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"চতুর্যু বেদের পরং শ্রেমেইলব্ধু শান্তিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্।"

বান্ধলাদেশে যে সঞ্ল গ্রন্থায়সারে দেবতাদি প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে—রঘুনন্দনের মঠাদিপ্রতিষ্ঠাতব (প্রয়োগদহ), ক্ষমানন্দের বৈদিকসর্বান্ধ, বিষ্ণুদেবের বৈদিকার্ণব প্রভৃতি — সর্বাত্র "হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র" পরম প্রমাণগ্রন্থরণে উলিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুদেব হয়শীর্ষকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন:—(এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই)

বাজিনীর্বং নমস্কৃত্য তথা গুরুপদন্বরং। দ্বিজনীবিশুদেবেন তম্ভতে বৈদিকার্ণবং।

রঘুনন্দন তাহার গ্রন্থে একটি অভি মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, বল্লালদেন হয়নীর্পঞ্চরাত্রের একটি স্থপাচান পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এ পুথিই রঘুনন্দনের হস্তগত হইয়ছিল:—"ইতি বল্লালদেনদেবাহ তদ্বিগণ্ডাক্ষরলিধিত-হয়নীর্বপঞ্চরাজীয়-সন্ধর্যকাণ্ডে সম্দায়পটলং" (প্রতিষ্ঠাত্ত ৬) পত্র)। বুঝা যায় বিদ্যারদিক বল্লালদেন রাদ্ধগ্রন্থাবার নানাবিধ গ্রন্থ আহরণ করিয়াছিলেন এবং হয়নীর্বের পুথিটির অক্ষরলিপি বিচিত্র রক্মের ছিল বলিয়া রঘুনন্দন বিশেষ করিয়া তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ততঃ "বিধ্তাক্ষর" পুথি (যাহার অক্ষরগুলি মধ্যে বিচ্ছিন্ন এবং ত্ই পত্তে বিভক্ত) অতীব প্রাচীন এবং অত্যন্ত হল্পভ।

হ্যশীর্ষপঞ্চরাত্রের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ এখনও মৃদ্রিত হইল না, ইহা হংপের বিষয়। বহু বংসর পূর্বে 'দৈবকী-নন্দন' প্রেস হইতে ইহার স্বল্লাংশ মৃদ্রিত হইয়াছিল এবং রাজসাহী মিউজিয়ামের চেটায় ইহার আদিকাণ্ডের ১৫ পটল পর্যন্ত হুলৈও হুইলেও তাহা অদ্যাপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। চতৃক্ষাপ্তাত্মক এই গ্রন্থের প্রতিলিপি হল্প ভিক্ত অপ্রাপ্য নহে। প্রন্থমধ্যে যে সকল অতীব মৃল্যবান্ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ সক্ষণকাণ্ডের অন্তর্গত "বিছ্যাপ্রতিষ্ঠা" নামক পটলের বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল—প্রাচীন ভারতে গ্রন্থলিন ও গ্রন্থবন্ধার ব্যবন্থা কিরপ শ্রন্থার সহিত অন্তর্গিত হইত তাহার উজ্জ্বল চিত্র ইহাতে পাওয়া যায়। গ্রন্থাগরের ইতিহাদে এই পটলের মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। প্রবন্ধের

প্রারম্ভে এই আগমগ্রন্থের আনুমানিক রচনাকাল নিরপণ করার চেষ্টা করা হইল।

আদিকাণ্ডের বিভীয় পটলে ২৫টি পঞ্চরাত্রতক্ষের নামোল্লেপের পর নিয়লিখিত শ্লোক তুইটি দৃষ্ট হয়:

তম্বং ভাগৰতকৈব শিৰোক্তং বিক্তাবিতং।
পুয়োত্তৰং পুরাণক বারাহক তথাপরম্ ॥৮
ইমে ভাগৰতানাম্ভ তথা সামাক্তসংহিতা।
ব্যামোক্তা সংহিতা চালা তথা প্রমসংহিতা।

এম্বলে পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতেরও নামোল্লেখ বহিষাছে বলিয়া মনে হয়। স্থতরাং এই গ্রন্থ পৌরাণিক যুগের অর্থাং গ্রীষ্টীয় ৭ম শতান্দীর পূর্ববত্তী নহে। পঞ্চম পটলের প্রারক্তে নিষেধবাক্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> ইদং ন হেতুৰাদিভোগ বজৰাং নান্তিকাগ্ৰতঃ। দৈমিনিঃ স্থাতলৈত নান্তিকো নগ্ন এব চ। কপিলকাক্ষপাদক যড়েতে হেতুৰাদিনঃ। এতস্মতামুদানেশ বর্তম্ভে যে নরাধমাঃ। তে হেতুৰাদিনঃ প্রোক্তান্তম্ভান্তম্বং ন দাপরেৎ।

মীমাংসা, বৌদ্ধ, চার্জাক, জৈন, সাংখ্য ও ন্যায়দর্শনের প্রতি
গ্রন্থকারের এই বিদ্ধাতীয় আক্রোশ কুমারিলভট প্রভৃতির
যুগকে লক্ষ্য করিয়াই উদ্রিক্ত হুইয়াছে বলিয়া অমুমান হয়।
কুমারিলের তন্ত্রবাত্তিকে (পূ. ১১৪) অন্যান্য মতের সহিত
পাঞ্চরাত্র মতেরও অপ্রামাণ্য নিন্দিই হুইয়াছে। স্বতরাং
অমুমান করা যায় প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বর্ত্তমান
আকারে প্রচারিত হুইয়াছিল। তৃতীয় পটলে তন্ত্রবিদেহক
বর্জনীয় ব্যক্তির বর্ণনায় ক্যেক্টি দেশের উল্লেখ আছে:

কচ্চদেশসমূৎপন্ন: কাবেরীকোকলোপাত:। কামরূপকলিজোপ: কাফী-কাগ্মীর-কোশলঃ। কুবুজিশ্চ কুদঙ্গশচ মহারাষ্ট্র-সমৃদ্ধব:।

অধিকাংশ দেশই দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত। উত্তরাপথে প্রাপ্তবন্ত্তী কামরূপ ও কাশ্মীর এবং মধ্যবন্তী কোশলদেশ বাদ দিয়া অন্তর এই গ্রন্থ রচিত ইইয়াছিল—গৌড়মিখিলায় হওয়াও অসম্ভব নহে। লক্ষ্য করার বিষয়, কামরূপাদির বর্জন ঘারা শৈব ও শাক্তাগমের সহিত বৈষ্ণবতন্ত্রের বিরোধ এক্ষলে স্পষ্ট স্টিত ইইয়াছে।

হয়শীর্থপঞ্চরাত্র প্রধানত: 'প্রতিষ্ঠাতন্ত্র' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, একস্থলে (১।৩।১৪) 'প্রতিষ্ঠাতন্ত্রীতিজ্ঞ' পদের প্রয়োগ হইতে ইহা স্চিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডের নাম "সম্বর্ধাকাণ্ড", তাহার পটল সংখ্যা ৩৯। ৩১ পটলের নাম "বিদ্যাপ্রতিষ্ঠাপটলং"—অথবা 'বিদ্যাদানপটলং'। আমরা হন্তলিধিত মূলগ্রন্থ হইতে ইহার প্রয়োজনীয়াংশ উদ্ধৃত করিতেছি (১০৩-৬ পত্র)।

( > ) শ্রীভগবাসুবাচ :—
পুত্তকানাং প্রতিষ্ঠান্ত লিখনং চ যথাবিধি।
সংক্ষেপেণ প্রবন্ধ্যামি মহাপুণাঞ্চলপ্রদম্ ।

স্বক্তে স্বোপে চ স্পূণ্য দিবসে নর: ।
গৃহে বিবিক্তে হর্ম্মে বা গোমরেনোপলেপিতে ।
পূপাপকরসংকীর্ণে চন্দ্রাভপবিভূষিতে ।
অক্তিকং বিলিপেন্তর ততুলৈঃ পঞ্চরন্দিতেঃ ।
তর সংস্থাপরেং ধীমান্ "পরবরাসনং" শুভম্ ।
শিতাসনং" বা শ্রীমন্তঃ হেমরছাদিনির্মিতম্ ।
শ্রীমং "সিংহাসনং" বালি নাগদন্তাদিনির্মিতম্ ।
তর সংস্থাপরেং ধীমান্ পৃত্তক্বিতরং গুরুঃ ।
লেখাঞ্চ লিখিতকৈব দিবাপট্টাংগুকাবৃতম্ ।

ততঃ পুণাহঘোৰে প্রারভেলিখনং বৃধঃ।
প্রাভ্ মুধঃ পদ্মিনীং ধ্যায়ন্ আলিবেং লোকপঞ্চন্ ।
রৌপো পাত্রে মদীং স্থাপা লেখকা হৈমরা শুটিং।
কাণ্মীরের গিরেরবৈর্ণিঃ সমনীর্বৈঃ হুমাংসলৈঃ।
স্থিকো ভিক্লৈঃ হুলেঃ হুখদীর্ঘদিলক্ষিতঃ।
লেখরেরেধকো ধীমান্ সর্কণান্ত্রবিশারদঃ।
পঞ্চাব্যববাক্সিদ্ধঃ ছন্দোলক্ষণবিত্তধা।
ৰাক্যালাপ-কলাভিজ্ঞো বিকৃপুজন ৩ংপাঃ।
লোকপঞ্চমালিখা পুছরে।বিকৃপুজন গ্রেণান্।

এবমারস্কমরে কৃষা শাস্ত্রং লিখেন্তত:। গুরুং বিভাং হরিং নিতাং পুজরেং প্রণমেত্ত্ব।। এবং লিখেং প্রতিদিনং বিচ্চামালস্তর্যোযজেং। পুরাণানি লিখেদেবং ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। পঞ্চরাত্রান্ স্বসিক্ষান্তান্ ইতিহাসাদেকাংক্তবা। \*\*\*

হয়শীধপঞ্চরাত্তের স্ত্রনা হয় মার্কণ্ডেয়-ভৃগুদম্বাদে এবং প্রশ্ন-কর্ত্তা মহেশ্বরের উত্তরে ব্রহ্মার উক্তিসকল "শ্রীভগবান্ত্বাচ" বলিগ্না ভৃত্তমুনি প্রকাশ করেন। ভভদিনে নির্জ্বন গৃহে বা প্রাসাদে পাচরশ্বের ততুল দারা স্বন্তিক রচনা করিয়া প্রথমতঃ পুস্তকের আধার স্থাপন করিয়া তত্বপরি হুইটি পুত্তক রাখিতে হইবে—লেখ্য অর্থাৎ অন্থলিপি এবং লিখিত অর্থাং আদর্শ। তংপর গুরুপূজা স্বন্তিবাচনাদি করিয়া 'পুণ্যাহ' উচ্চারণপূর্বক পূর্ব্বমুখী হইয়। পদ্মিনীর ধ্যানপূর্বক আরম্ভে ৫টি শ্লোক লিখিতে হইবে। রৌপ্যপাত্রে মদী রাধিয়া দোনার কলমে "কাশ্মীর" অথবা "নাগর" অক্ষরে অতি সাবধানে লিখিতে হইবে। লেখক হইবেন সৰ্ব্যান্ত্ৰ-বিশারদ ইত্যাদি। লেখা সারিয়া বৈষ্ণববন্দনা, গুরুপুজা ও সদক্ষিণ। ব্রাহ্মণ-ভোজন কর্ত্তব্য। প্রতিদিন এইভাবে আদ্যন্তে পুজা কবিয়া লেখা চলিবে। এ স্থলে কাশ্মীর 😉 নাগরলিপির উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য। **"**হৈম**লেখনী"র** পরিবর্ত্তে এথন Fountain pen এর ব্যবহার হয়ত শান্ত্র-বিগহিত বলা চলে না। এই ভাবে পুরাণ, ধর্মশান্ত, পঞ্চরাত্ত ও ইতিহাসাদি লেখা কর্ত্তব্য।

এ প্রলে ত্রিবিধ পুস্তকাধারের বে উল্লেখ আছে ভাহা অত্যন্ত মূল্যবান্। নাগদন্ত অর্থাং হাতীর দাঁতের সিংহাসন ব্ঝিতে বট্ট হয় না। কিন্তু হেমরত্বাদি নির্মিত "দণ্ডাসন"

কি বস্তু আমরা বুঝিতে অক্ষম—হঠযোগীদের ব্যবহৃত দণ্ড-জাতীয় বস্তু পুস্তকাধার ছিল কি না বিবেচ্য; অধুনাতন high desk ভাগার স্থলাভিষিক্ত মনে করা বাইতে পাবে। শর্ষরের উল্লেখ অন্তত্ত্ত্ত দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভাষার প্রকৃত অর্থ কি জানা কঠিন। স্থবন্ধর "বাদবদত্তা"-গ্রন্থে দন্ধ্যাবর্ণনাস্থলে একটি উৎকৃষ্ট শ্লেষরচনা আছে। যথা, "সন্ধ্যারক্তাংশুকপটে প্রেটিবিষম প্রক্রটবিদলতা"শর্ষরা"তুগতশতপত্রপুত্তকদনাথে-সন্ধর্মানব -পঠতি বিকচকমলাকরভিক্ষৌ।" পাঠীর দর্পণ টীকায় ব্যাখ্যা আছে—"শর্মন্ত্রকং তালপত্রীয়-পুস্তকমধ্যন্তরজ্জঃ" ( সোসাইটীর সংস্করণ, পু. ২৫০ )। এই ব্যাখ্যা সমীচীন নহে, বিষমপ্ররুচবিদ্যতার সহিত শতপত্র অর্থাৎ শতদল পদ্মপুষ্পের আধারাধেয় সময় তদ্বারা বুঝা ষায় না। হয়শীর্যন্থের শর্যন্তাসন্পদ স্থব্যক্তর্মপে এই ব্যাখ্যার বিরোধী, বজু কখনও আদন হইতে পারে না। বাণীবিলাদ দংস্করণের ব্যাখ্যা উদ্ধারযোগ্য—"শর্যন্তং পুস্তকধারণায় পরস্পরান্তঃপ্রবেশিতং বর্ণবিচ্ছুরিতং ফলকদ্বয়ং, যস্তা প্রামিড়-ভাষায়াং "শিক্কুপ্যলকৈ" ইতি ব্যবহার:" (পু. ৩১৯)। কিন্তু সন্দেহ হয়, এই স্থপ্রচলিত আধারে রাথিয়া গ্রন্থপাঠ স্থকর হইলেও গ্রন্থলিখন স্থকর কিনা। মৈথিল টীকাকার জগদ্ধর তত্তদীপনী-টীকায় ব্যাগ্যা ইতিখাতঃ**⋯ অ**লুমিরপি করিয়াছেন "শ্রযন্ত্র: সরত ভিক্ষে শর্ষন্ত্রারোপিত-শতসংখ্যাকতালীপত্রপুস্তকসংগতে" (সোসাইটির পুথি ৫৯।২ পত্র)। এই সমীচীন ব্যাখ্যা প্রাদেশিক শব্দটির অর্থের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা তাহা ব্রিলাম না। বাঙ্গালী টীকাকার বৈগুনরসিংহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "শরযন্ত্রং পুস্তকস্থাপনার্থং কাষ্ঠবিশেষঃ তস্ত্র শরযন্ত্রসাম্যাৎ" ( কলিকাতা সংস্কৃত কলেঞ্চের পুথি ৩৪।২ পত্র)। ইহাও তুর্ব্বোধ্য। এথানে উল্লেখযোগ্য যে, মিবিলার পূর্ণ অভ্যুদয়কালে শ্রেষ্ঠ বিভার্থিগণ সর্বশেষে "শর্যন্ত্রপরীক্ষা" গ্রহণ করিয়া সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করিতেন। স্বারভাঙ্গার রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি তবচিস্তামণি পুথির পুষ্পিকা হইতে আমরা জানিতে পারি একছন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতও মিথিলায় গিয়া ঐরপ সম্মান লাভ করিয়া-ছিলেন। পুথিটির লিপিকাল ৪০১ লক্ষণান্দ (খ্রী: ১৬শ শতকের দিতীয় দশকে পড়ে )—"ভৌআলগ্রামে বিছা-বাগীশভট্টাচার্য্য-শ্রীষত্বনন্দ্রমহামুভবেভ্যঃ 'শর্যস্ত্রে' দ্তুমিদং পুস্তকং লিখিতা এরত্বপাণিশর্মণেতি।" এই লুপ্তস্মৃতি মহা-পণ্ডিতের পরিচয়াদি গবেষণীয়।

र । বিভাপ্রতিষ্ঠাং কুবাঁত বিধিনা বেন তচ্ছ্ পু ।
 পূর্ববন্ধপাং কুবা কুববেভাদিসংযুতং ।
 শান্যাং ভদ্রপীঠে তু নির্দ্দলং দর্পণং হরেৎ ।
 তত্ত্ব তং পৃত্তবং দৃষ্ট । সেচরেৎ পূর্ববদ্বটৈঃ ।

**निक्वां जोनन कः** छाङ्या मर्क्तः भूक्वं वर्षा हत्त्वः ।

দীনাক্ষকৃপণানীংস্ত নানাদ্ৰবোপ তোবহেং।
শুরুং সংপূজ্য বিপ্রাংশ্ত রবেন আমরেং পূরম্।
কথবা হতিযানেন ক্ষর্যানেন বা পুন:।
বিতানবন্ত্রসংচন্ত্রং পতাকাধ্বজ্ঞশোভিতম্।
পুত্তকং বিধিবং পূজ্য আমন্ত্রীত প্রদক্ষিপম্।
ধ্বইজর্মানবিধেন্চিত্রৈবিভানের্বিবিধেরপি।
শক্ষ্যজেগীনিনাদৈন্চ শীতবাদিত্রনিধনৈং।
চামরাদক্তহন্তাভি দিবার্ত্রীভিন্নকশঃ।

পুশুকলেথা সমাপ্ত হইলে তাহার 'প্রতিষ্ঠা' আবশুক।
উদ্ধৃত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠাবিদির বচন হইতে বুঝা যায় দেবতাপ্রতিষ্ঠা হইতে তাহার বিশেষ পার্থক্য নাই—মণ্ডপ, কুণ্ড,
বেদী, ভদ্রপীঠ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া রীভিমত পুজা, হোম,
দক্ষিণাদি কর্ত্তব্য । তৎপর বিশেষ সমারোহের সহিত রথে,
হস্তিযানে বা "প্রক্ষণানে" করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করান
ভাবশ্যক, সঙ্গে চামর্ধারিণী পর্যন্ত থাকিবে।

পশ্চান্ত্ নৃপতির্গছেৎ বসৈন্তপরিবারিতঃ।
মহাশোভাধিতং কৃদা নগরন্ধ প্রদক্ষিণং।
পরিভাষ্য সমানীয় বগৃহং দেবতাগৃহং।
বিভাগৃহং বা শ্রীমস্তং স্থাপা গন্ধাদিনা ববেৎ।
মণ্ডলতিরঃ কৃদা মধ্যে সিংহাসনং ক্সমেং।
তত্র জ্ঞানন্ধ সংস্থাপা বিতীয়ে স্থাপয়েদ্পুরুং।
প্রত্রহক্ষ স পূজ্য পূজ্রেৎ পুস্তকং ততঃ।
ব্যবধায় জুগজ্ঞাস্তিং বাচয়েদাচক: ততঃ।
নাতিক্রতং নাবিলম্বং নাত্যুচ্চং নাতিনীচকং।

এবং লিখেৰাচয়ীত পুস্তকং বিশৃতৎপরঃ। অফ্যণা নিম্মলং ঞ্জেরং লিখিতে স্থাপিতে হৃপি।

নগরপ্রদক্ষিণকালে রাজা সদৈগ্রে আসিয়া প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া পুত্তক স্থাপন এবং পুত্তকপাঠের অন্থর্চান করিবেন। তৎকালে ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থরক্ষার ব্যবস্থা ছিল বুঝা বায় — রাজগৃহে, মন্দিরে এবং "বিভাগৃহে"। বাঙ্গলাদেশের তৎকালীন "চতুপাঠা"-সমূহ বিদ্যাগৃহ হইতে অভিন্ন ছিল সন্দেহ নাই। বলা বাহুলা, এই ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠানই রাজ্পরিচালিত ছিল।

পটলের অবশিষ্টাংশে বিদ্যাদানের মাহাত্ম সবিস্তার কীর্ত্তি হইয়াছে। কারণ গ্রন্থলেখার উদ্দেশ্মই হইল:

এবং লিখেদান্মনোর্থে দভাদেবং জনার্ডনে। বিষ্ণুরূপার গুরুবে দভাগা বিজপুরুবে। ত্রীণ্যাহরতিদানানি গাবং পূধ্যী সরস্বতী।

লক্ষ্য করিতে হইবে এই আনুষ্ঠানিক বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা প্রধানতঃ পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ বিষয়েই বিহিত হইয়াছে। বিদ্যাদানমাহায্যো পঞ্চরাত্ত, পুরাণ, রামায়ণ ও ভারত, ধর্মসংহিতা, বেদাক এবং "ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং বা বিদ্যা সিদ্ধয়ে মতা"—এই সকলের উল্লেখ আছে। কিছ আংশ্চর্য্যের বিষয়, 'থেদ ও দর্শনশাত্মের ম্পষ্ট উল্লেখ নাই।
বৃঝা যায় বৈদিক অফুষ্ঠানের অবনতির যুগেই হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র রচিত হইয়াছিল।

ধর্মগ্রন্থপ্রচাবের অদীভূত লিখন, প্রতিষ্ঠা, বাচন ও দান— এই চতুর্ঝিণ অন্নগানের উক্ত বিবরণ হইতে গ্রন্থ ও গ্রন্থরকা বিষয়ে তংকালীন সমাজের স্থগভীর শ্রন্ধা ও আতান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। যাবতীয় ধর্ম গ্রন্থকে দেবতার ক্যায় পূজা করার প্রথা এতটা ব্যাপকভাবে অন্য কোন দেশে প্রচলিত ছিল কিনা জানি না। আত্ম বিংশ শতান্দীর মধ্যভাগে মানবপ্রগতির লক্ষ লক্ষ অখশক্তিতে বলোরত্ত হইয়া আমরা মুদ্রাযম্বের সাহায্যে ঐ দেবতাকে মন্দির হইতে বাহিব করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টায় ভদ্মারা জগং কতটা শাস্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা দকলেরই অন্নতবগোচর। ক্ষণভঙ্গুর মৃদ্রিত গ্রন্থের আপাতমনোরম প্রচারমহিমার কথা বাদ দিয়া আমরা হন্তলিবিত সংস্কৃত গ্রন্থরাজির সাম্প্রতিক অবস্থা मः (कर्म वर्गना कविद्यारे প্রবন্ধের উপসংহার কবিলাম। মুদলমান ও ইংবেজযুগে বাজশক্তির বিপুল বিপর্যায় সাধিত হওয়ায় বিভাপ্রতিষ্ঠার প্রথম কল্প 'রাজগৃহ' ভারতের সর্ব্যাহ विनुष्ध थाय रहेयाहिन--- नजुवा वलानरमरनव भूषि वधूनकरनव হন্তগত হইত না। 'দেবতাগৃহে'র গ্রন্থ বিলুপ্তপ্রায়। चन्नुष्ठः वाक्रमारम्यः यन्मित्व श्रव्याकाव अथारे युव विवन ছিল-বৌদ্ধবিহারে ধ্বংসলীলার স্মৃতি ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। দরিদ্রপ্রায় ব্রাহ্মণদের "বিভাগৃহ"সমূহই এখন পর্যান্ত বহুস্থলে গ্রন্থদেবতাকে নিষ্ঠার সহিত অধিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে, তবে তাহাদেরও অদুর ভবিষাতে বিলোপদাধন ঘটিবে সন্দেহ নাই।

ইংরেজঘুণের প্রারম্ভে দুরদর্শী কতিপয় ইংরেজ মনীষী বছ মূল্যবান গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে ক্রন্থ করিয়া পাশ্চাত্তা **(मर्म পाठाहेबा (मन—(ज्ञान,** কোলক্ৰক, প্রভৃতির সঞ্চিত পুথি এইভাবে লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতির পুখিশালা অলঙ্গত করিতেছে। ইংবেজ বাজপুরুষদেব অমুকরণে ভারতীয় কতিপয় মহারাজা এইরূপ পুথিসঞ্জে উष्क हरेग्राहित्मन-- लाखात, मरे गृत. तरतामा, काम्मीत, चालाग्रात ও বিকানীর প্রভৃতি পুথিশালা তর্মধ্যে প্রধান। বাঙ্গাদেশে রুফ্নগর রাজবাটীতে একটি মূল্যবান্ পুথিসঞ্য ছিল, ইহার গলাপ্রাপ্তির স্ম্ভাবনা হইলে স্বর্গত মহামহো-পাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ব মহাশয়ের চেষ্টায় কিয়দংশ নব্দীপ সাধারণ পাঠাগাবে রক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতার বে সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানে পুথি সঞ্চিত আছে তর্মধ্যে কলিকাতা সংস্থৃত কলেজের সঞ্চয় প্রাচীনতম, এসিয়াটিক

দোদাইটির পুথক ভিনটি সঞ্চয় একযোগে বিপুলভম, বঙ্গীয় ও দংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের সঞ্চয় এবং বিশ্ববিভালয়ের 'অভিনব সঞ্য নগণ্য নহে। বাঙ্গলার বাহিবে কাশী, পুণা ও মাদ্রান্দের পুথিদঞ্চয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্ল ভ শংস্কৃত গ্রন্থের স্থানে আমরাবর বংসর ধরিয়া বা**সলার** সমস্ত প্রতিষ্ঠান, বহু প্রধান পণ্ডিতবংশের বিভাগৃহ এবং বাণলার বাহিরে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারম্ভ হইয়া বে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি তাহা মোটেই আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবজনক নছে। গ্রন্থরক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায় বর্ত্তমানে হুইটি, স্থচি ও বিবরণী প্রকাশ এবং গবেষকবৃদ্দকে গ্রন্থপরীক্ষার স্থযোগদান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Weber সাহেব বালিনের পুথি-বিবরণীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই বিজ্ঞানসমত আদর্শ ইউরোপথতে অমুস্ত **২ইলেও ১০০ বংশরেও ভারতে উচিতরূপে অনুস্ত হয়** নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। পুথির প্রতি শ্রমানিষ্ঠা অন্ততঃ বাঙ্গলানেশ হইতে নির্মাণিত হইয়াছে. হই-একটি অপেক্ষাঞ্চত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা বেশ প্রতীত হয়। কলিকাত। এসিয়াটিক সোসাইটি नक्षांविक होका वारत्र ये कथ्र थे अः ऋक भूषि-विवदनौ মুদ্রিত করিয়াছে তাহা প্রায়শ: ভ্রমপ্রমানবন্তুল, অনাবশ্রক বৰ্ণনাময় অণচ বহুস্থলে আবশ্যকত্থাপূৰ্ণ নহে। তুন্নধ্যে একটি পুথিও Weber, Aufrecht বা Eggeling-এর আদর্ণে পরিশ্রমসাধ্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরীক্ষিত ও বণিত হইখাছে কিনা সন্দেহ। উক্ত দোদাইটিতে পুথি ধার দেওয়া ও পুথির নকল দেওয়ার নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর ও কলম্বনক। বহু বৈদেশিক পণ্ডিত এবিধয়ে বিরক্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়া-ছেন বলিয়া আমবা জানি। পুণার প্রসিদ্ধ ভাণ্ডারকার গবেষণাগার হইতে ভারতের যে কোন দায়িত্বশীল গবেষক এককালে ৫ থানা পুথি অল্পব্যয়ে ধার লইতে পারেন। অর্থাৎ কলিকাতা এদিয়াটিক দোদাইটির দমস্ত পুথি পুণায় স্থানান্তবিত হইলে (সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি বাঙ্গলার শিক্ষিতদম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান অনাদর দেখিয়া কেহ কেহ এইরূপ স্থানাম্বর অন্থুমোদন করিতে পারেন) আমরা অল্পব্যয়ে ঘবে বদিয়া দেগুলি দেখিতে পারি। কলিকাতায় বহুবায় করিয়াও তাহা সম্ভব হুইতেছে না। অথচ পুণা ও কলিকাতার দোদাইটি উভয়ই কেন্দ্রীয় দরকারের বৃত্তি-এবিষয়ে অন্তর্রপ নিয়মাবলী ভারতের সকল প্রতিষ্ঠানে অহুস্ত হওয়া উচিত। পুথি শার দেওয়ার ব্যবস্থাও পাশ্চান্ত্য দেশে অত্যংক্ষ্ট। আমরা কলিকাতায় বসিয়া বিনা ব্যয়ে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের অভি চুম্পাপ্য

পুথি আনাইয়া পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতার বাহিরে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও বিচ্ছাপুহে পুথি সঞ্চিত আছে তাহা বক্ষা করিতে হইলে ক্রমণঃ দেগুলি কলিকাতার কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তবিত করা

আবশ্বক। নবদীপের পাঠাগারে সহংসর মধ্যে কয়টি পুথি কয়জন গবেধক পরীক্ষা করিয়াছে অফুসন্ধানযোগ্য। স্বাধীন ভারতে বিভাপ্রতিষ্ঠার খুগ শ্রদ্ধাসহকারে পুনকজ্জীবিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

## মহাপ্রস্থান

#### শ্রীবিমলাচরণ দেব

শেউ হেলেনায় পিঞ্চবাবদ্ধ সিংহ নেপোলিয়ন সম্বন্ধে বায়বণের কবিতা পড়িতেছিলাম। লিথিয়াছেন—"So abject, yet alive" এই অবস্থায় পড়িয়াছ, কিন্তু এখনও জীবনধারণ করিয়া আছ ? ইহার পূর্বে মরিতে পার নাই ?"

মনে পড়িল অনেক দিন আগেকার কথা। দবে "কলেজ আউট"। দেশে বঙ্গভদ ও স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। এমন সময় কলিকাতায় নবাগত একজন মধ্যবয়দী আইরিশ ডাক্তারের দহিত ঘটনাচক্রে দাক্ষাং হয়। মনোভাবের ঐক্য থাকায় আলাপ ঘনিদ্রতায় পরিণত হয়। আইরিশ বটে, যেমন অত্যুগ্র স্বদেশ ও স্বজাতির জন্ম প্রেম, দেইরপ ইংবেজের উপর অতি তার ঘ্যা ও বিছেষ। মনে পড়িল His love was as deep as his hatred.—ভ্যাদ্ভেদে বিশ্বশান্তি বিশ্বপ্রম নহে। আইরিশ জাতিস্বলভ সক্ষ অন্থভ্তি- ও ভাবপ্রবণতা খ্ব। এখনও তাঁহার আবেগোজ্জল মৃতি চোথের সামনে ভাদিতেছে। কথায় কথায় আবেগোর দহিত বলিলেন:

The bitterest that you can hear is 'you have overstayed your leave.' Equally bitter to be told 'might have been.' I cannot think of a third thing as bitter to make a pair royal."

মোটাম্টি বাংলায়—জীবনে তিক্ততম কথা, যদি কেহ তোমাকে বলে 'আর কেন আছ ?' ঐরপই তিক্ত 'হইতে পারিতে, হও নাই।' ইহাদের সমান আর একটি তিক্ত কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না, যাহাকে লইয়া তিক্তত্রয়ী গভিতে পারি।

প্রথম কথাটিতে মনে পড়িল মহাভারতের মৌদলপর্ব। ম্দলমুদ্ধ হইয়া বৃষ্ণিবংশ নিম্নিপ্রায়। "বালবৃদ্ধাবশেষিত"। কৃষ্ণ, বলরাম দেহত্যাগ করিয়াছেন। অর্জুন গিয়াছেন বৃষ্ণিবংশের অবশিষ্টকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য। কারণ পূর্বচ্জি অম্পারে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরই সমুদ্র

দারকা গ্রাস করিবে। অজুন ইক্সপ্রস্থে ফিবিতেছেন
বৃষ্ণিবংশের অবশেষ লইয়া। পখিমধ্যে আভীররা আক্রমণ
করিল। তাহাদের "অস্থ্য স্থিমাত্র। অজুনের গাণ্ডীবকে
তাহারা ভয় করিল না, অজুনিও গাণ্ডীবের উল্লেখ করিয়া
হুলার করিলেন। আভীররা কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া
লুঠপাট করিতে লাগিল। অজুন এধারে গাণ্ডীবে
জ্যা রোপণ করিতে অক্ষম হইলেন। বাণপ্রয়োগের মন্ত্রগুলি ভূল হইতে লাগিল। আভীররা নিবিবাদে লুঠপাট
করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। যে কোনও মানী লোক
অজুনের মানসিক অবস্থা বৃঝিতে পারিবেন।

অজ্ন বাড়ী দিবিয়া বিমর্থ বিদিয়া আছেন। ব্যাস-দেব আদিলেন। জিঞ্জাদা করিলেন "অজ্ন, তোমার এরূপ চেহারা কেন ?" অজ্ন গভীর থেদের সহিত সব বলিলেন।

মহাভারত অপেক্ষা অর্বাচীন ভাগবতে এই খেদ একটু ফলাও ভাবে বলা আছে। মহাভারত প্রাচীন, ভাহার সংযত ভাব নাই। ভাগবতে আছে— (১.১৫.২১)—

> তবৈ ধমুস্ত ইষবং স রখো হয়াত্তে সোহহং রথী নৃপত্রো যত আনমন্তি। সর্বং ক্ষণেন তদভূদনদীশরিক্তং ভদ্মান্ ততং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তম্যাম।

সতাই, সেই অগ্নিদত্ত গাঙীব, সেই অক্ষয় তুণীর, সেই খেতাধযুক্ত বথ, আব সেই বথী আমি, যাহার কাছে রাজারা মাথা নোয়াইয়া আদিয়াছেন—এই সমস্তই না থাকার মত হইয়া গেল, যেমন প্রাণ চলিয়া গেলে শরীর, ভম্মে আছতি, ভেঝিবাজি, উষর ভূমিতে বীজ্ঞাবপন।

সমস্ত শুনিয়া ব্যাসদেব বলিলেন—"আর নয়। তোমাদের সময় হইয়া গিয়াছে। চলিয়া যাও"। তাই পাগুবেরা সমস্ত নির্মমভাবে ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানে গোলেন।

এই "আমার আর থাকা উচিত নয়" অবস্থার উপলব্ধি আত্মসম্ভাবিত তীব্ৰ মনোবুত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ষাইবার ঠিক সময় হইয়াছে, কে বলিয়া দিবে ? এখন ত আর ব্যাসদেবের দর্শন পাওয়া याग्र ना।

এই উপলব্ধির কথা ফালের প্রধান মন্ত্রী ক্রেমেসে। বলিয়াছিলেন :

realised that he has exhausted his possibilities."

অপরাক্ত গৃহস্থ সম্বন্ধে একটি গার্গ্যবচন উদ্ধার ক্রিয়াডেন :

> महाश्रद्धानगमनः धननाषु श्रद्धानम् । ভৃগুপ্রপতনং চৈব বুখা নেচ্ছেৎ তু জীবিতুম।

ঐ এক কথা—বুথ। বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা ক্রিবে না। মন্ত্ৰসংহিতা ৬, ৩২ মেণাতিথি ভাষ্যেও ঐ একই কথা— "ম্ব: কামী" অথাং নিজ ইচ্ছায় মৃত্যবরণ নিষেপ্সচক বলিয়া সেই স্থানেই বলিতেছেন যে জরা, অনিষ্টদর্শনাদি দারা বা অনিষ্ট আগতপ্রায় জ্ঞানিয়া যদি কেই স্ব-ইচ্চায় দেহতাগি করে তাহাতে দোষ নাই।

এখন "বাাসদেব" কে হটবেন ঠিক সময় বলিয়া मिवात खना १

নিকন্ত ১৩, ১২তে দেখি, দেবতারা ঋষিদের স্বর্গে লইয়া যাইতে লাগিলেন। মহুযোৱা দেবতাদের বলিলেন "ঋ্যদের লইয়া যাইতেছেন, আমাদের কোনও সমস্যা হইলে সমাধান কবিয়া দিবে কে? তাহাতে দেবতারা মমুধ্যকে তর্কশক্তি দিলেন ও বলিলেন যে এই তর্কশক্তি ধারা যাহা নিদ্ধারণ করিবে তাহাই "আর্য" অর্থাৎ "ঝ্রাথ-নির্দারিত" হইবে। শান্ত অমূভব ও শুদ্ধ তর্কণক্তি এই দই আবশাক। এই চুইই নিছের হওয়া প্রয়োজন।

বাহিরের কোনও লোক ইহার মধ্যে আনিলে সব গোলমাল হইয়া বাইবে। এই কথাই মতু ৪, ২৫৮ ও মহাভারত ১২, ১৯৩, ७२ ও ১২, २४৫, ४ এ আছে।

ইহারই অমুরপ কথা পাইয়াছিলাম এফ. ডাবলা. রবার্ট্যন নামক একজন পাদ্রীর প্রার্থনায়:

"In the desert, in Pilate's judgment hall, in th garden. Christ was alone --alone must every son c man meet his trial hour. The individuality of the sou "A man should not continue to live once he has necessitates that. Each man is a new soul in this world untried with a boundless possible before him. No on may predict what he may become, persecute his dutie or mark out his obligations.

> Each man's nature has its own peculiar rules, and he must take up his like-plan alone and persevere is it in a perfect privacy with which no stranger inter meddleth."

ভোমার নিজের সম্বন্ধে তুমি নিজে ছাড়া আর কেই क्रिक छेलाम मिर्क लाउन माः अलद क्वर निरमय मक्री-সময়ে বাহা উপদেশ দিবে ভাষা অল্পবিস্তর ভুল হওয়া অবশাস্থাবী এবং দেই উপদেশ অনুসরণ করিলে অকলাাণ অনিবার্যা।

এই জনাই ভাগবত বলিয়াছেন:

"আন্মনো গুরুর শৈরব পুরুষদ্য বিশেষতঃ। ষ্থ প্রত্যক্ষাকুমানাভ্যাং শ্রেয়দাব্যুবিন্দতে ।" (১১. ৭. ২০)

অথাং নিজের গুরু নিজে, বিশেষতঃ যে নিজেকে পুরুষ মনে করে ভাহার। সে নিজ প্রত্যক্ষ ও অন্তুমান দারা নিজের শ্রেয়: প্রাপ হয়। এই-ই চিরকালের ব্যাসদেব— চিরজীবী।

সর্ব সময়ে, সংকট সময়ে, মহাপ্রস্থান সময়ে নিজ প্রত্যক্ষ ও নিজ অমুমান দ্বারা কার্য নির্ধারণ করিলে কল্যাণ इट्टेंदि ।



## হেমাঙ্গিনীর স্থটকেস্

#### গ্রীউপেন্সনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

.

ধেয়াল অনেকের অনেক রক্ষয়ের থাকে। ছেমালিনীর ছিল সংগ্রহ করবার ধেয়াল।

শংসের মধ্যে বহুন করে আনে। পরে, ঠিক উদ্ভিক্ষ বীক্ষেরই প্রণালীতে শিক্ষা, শাসন, পরিবেশ প্রস্থৃতি জল-বার্ন্র্রালোকের প্রাচুর্য্য অথবা লঘুতার ভারতম্য অসুসারে সেগুলি অসুরিত ও বার্দ্রত হতে থাকে। হেমাদিনীর জীবনে এই সংগ্রহ-প্রাপ্তরে প্রথম অসুরোদগম দেখা গিয়েছিল ভার বাল্যাকালের প্রেলাথরের সংসারেই। ভার পুভূল-পুত্রকগ্রাপ্তলি ঘর্বন প্রায় সভোষাত শিশু, বিপশিস্তিকাগৃহের বহু কক্ষ থেকে ভারা যর্বন সবেমাত্র নির্পত হয়ে হেমাদিনীর সংসারে প্রবেশ-লাভ করেছে, কেবলমাত্র একটি করে খাটো হাভ-কাটা লামা পরিরে দিলেই যর্বন ভালের ভল্লোচিত ভাবে আক্র রক্ষা চলভে পারে—হেমাদিনীর সংগ্রহ-প্রচেটার ফলে ভর্বনই ভাবের পরিণত বয়সের বাবহারের উপযোগী এত সাক্ষমজা কমে উঠেছিল, যা যে-কোনো পুভূল-যুবক ও পুভূল-যুবতীর বিবাহ-দিনের আভ্রম্বের পক্ষেও অগৌরবক্ষনক নয়।

বেলাখরের সংসার থেকে বান্তব সংসারে প্রবেশ করার পরও হেমালিনী এই সংগ্রহ করবার প্রবৃতিষ্টকে ঘণাপূর্ব বহন করে চলেছিল। সংসারের মার্লি প্রয়োজনাদির মধ্যে ঘণন পে প্রবৃতি গাঁ ঢাকা দিয়ে থাকড, তথন তার অভিত্ব তেমন বোঝা যেত না; কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটা অবাছর অসাধারণ বিষয়কে আশ্রয় করে ঘখন তা প্রকৃতি হ'ত, তথম তাকে ধেয়াল ছাড়া আর কিছুই বলা চলত না। হেমালিনীর ছাবিশে বংসর ব্যুসের জীবনের একটি ঘটনা জনলে একথা সুপ্রেই হবে।

তখন ছেমালিনীর যামী অবিনাশ আলিপুরে প্রথম শ্রেণীর ডেপ্ট ম্যান্সিরেট। আদালত থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে চা-পানাদির পর কোনো প্রয়োজনে প্রব্যাদি রাখবার কল্পে প্রবেশ করে হেমালিনীর একটা স্কটকেসের উপর ব্ল্যবান সিক্ষের একটা শ্রুক দেখে অবিনাশ ইষং বিশ্বিত হ'ল। বাড়ীতে ত সবেমাত চারটি প্রাশ্ব—বিষবা ভরী বিরাজবালা, তার ভিন বংসর বয়সের পৌত্র রমেন, আর তারা হ'লনে যামী ত্রী। এ ক্রক তবে কার ভঙ্জ হ ক্রকট ভূলে নিয়ে হুটো হাতা ধরে বুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করে অবিনাশ মনে মনে বললে, বড় জোর মাস হরেকের বুকীর মত। মাস হয়েকের বুকী কে এমন তাদের আগ্রীর-পরিক্ষের স্বেণ্ড

আছে, যাকে এই ফ্রকট দেওরা চলবে, তা কিছ সে ভেবে পেলে না।

তবে দিতে ইচ্ছা হর বটে। প্রকটির এমনই অপরূপ কারুকার্যা। ধবধবে সাদা বল্লের সহিত নীলাভ রঙের কাপড়ের নমুনানন্দকর সমাবেশ; তার উপর স্থান বুবে বুবে ছোট ছোট চুম্বির হাকা কাক্ষের স্থ্যুচিসন্মত সংযত ক্ষক।

ক্ষাং বান্ত ভাবে ছেমালিনী কক্ষে প্রবেশ করলে। ভাবনো ফ্রাকটা অবিনাশের ছাতে বুলছে। মুহুর্তকাল গুরু হয়ে দাড়িয়ে থেকে হতাশাবাঞ্চক বরে সে বললে, "ঠিক যা ভেবেছি তাই। একটু অসাবধান হয়েছি, অমনি এ ঘরে ভোমার কাক্ষ পদল, আর ফ্রাকটাও চোবে পদল।"

শিত মুখে অবিনাশ বললে, "এ ববে কাল পঞ্চাতে ধুব বেশী অপরাধ হয় নি ; কিন্তু ফ্রকটা চোবে না পড়লে সভ্যিই অপরাধ হ'ত।"

মেব সরে পেলে শরংকালের ছায়ায়লিন শশুক্ষে বেয়ন নিমেষের মধ্যে উদ্দেশ হয়ে ওঠে, অবিনাশের কথা শুনে হেমালিনীর মুধ্যওলও তেমনি প্রকৃত্ন হয়ে উঠল; হাসিমুবে বললে, "ভাল ?"

"চমংকার! কিছ কার করে তা ত ব্রলাম না।" "একটু ভেবে দেব না।"

ক্ষণকাল চিত্তা করবার ভাষ করে অবিনাশ বললে— "পুঁটির মেয়ের কতে গুঁ

"বরে গেছে।"

পুনরায় একট্ চিছা করে অবিমাশ বললে—"তবে বোৰ হয় বিরাজের ছোট ননদের নাতনীর হুছে।"

ৰিল্ বিল্ করে ছেপে উঠে ছেমালিনী বললে, "ব্ব আন্দান্ধ তে। তোমার ! বছর তিনেকের মেরের ছভে তিন মাসের মেরের ফ্রক ! এই বুদ্ধি নিয়ে ছাকিমী কর কেমন করে ?"

মিত মুবে অবিনাশ বললে, "ঐী-ভাগ্যে লোক ঠকিয়ে করি। কিছ হাকিম তো হার মানল, এখন কার ছভে বল তনি।"

"কার অভে ?" ছেমালিনীর মুখবওলের ছাসির বৃদ্ধ আমেকের মব্যেট চোখ ছটি ছলছলিরে এল; বললে— "তুমি ত দ্বে দ্বেই বুবলে, কাছে দেখলে না—কেমম করে বুখবে কার জভে। কেন, আমালের ছ'জনের মধ্যে কারো আসবার সভাবনা আর কি একেবারেই মেট ? স্বেনবর্র মীয়া তো ব্যিশ বংসর ব্য়সে ছরেছিল।"

হেষাদিশীর কথা ভনতে ভনতে অবিনাশচজের মুখধানা মান হতে আরম্ভ করেছিল, কিছ প্রবেনবাব্র প্রীর কথার উল্লেখ পুনরার উজ্জ্ল হয়ে উঠল, বলঙ্গে—"প্রেনবাব্র প্রীর কথাই বা কেন বলছ হেম ? কুমোরদীখির সৌরভী পিসিমার ত বিয়ালিশ বছ্ছরে হয়েছিল।"

"ভবে ?"

"তবে আর কি ? তবে ভ সবই ঠিক আছে।" "কিন্ত ভূমি হয়ত বলবে, এ আমার একটা রোগ।" "কি রোগ?"

"এই এত আগে-ভাগে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে রাখবার খেরাল। কথার বলে, গাছে কাঁঠাল, গোঁকে ভেল। এ আবার কাঁঠালও নেই, শুধু গাছ। এটাকে রোগ বলবে না ?"

শ্বিশ্ব কঠে অবিনাশ বললে—"তা যদি বলি, তার উন্তরে ভূমি চিরকাল যা বলে আগছ তাই হয় ত বলবে। ভূমি বলবে, এ বোগ দ্রদশীদের বোগ। সংগ্রহ তারাই করতে পারে যাদের দূরের অবস্থা দেখবার দৃষ্টি আছে। কিন্তু সেক্ষা যাক, এ ফ্রক কি তৈরি করালে ?"

ছেমালিনীর মুখে মৃহ হাগি দেখা দিলে; বলপে--"ক্ষেপেছ? যদিই বা দ্বদৃষ্ট থাকে, অভটা তা বলে নেই।
গুসমান পেটগুরালা এসেছিল; চোখে লাগল, রেখে নিলাম।
ভেবেছিলাম, ভূমি আসবার আবে ভূলে কেসব; কিন্তু
প্রমীলা বেড়াতে আসায় কথায় কথায় একেবারে ভূলে
সিমেছিলাম।" এক মুহুর্জ নিঃশ্বে কি চিন্তা করে বললে--"দেখেই যথন ফেললে, সবটা দেখবে ?"

উৎস্ক হয়ে অবিনাশ কিলাসা করলে, "সবটা আবার কি:?"

উত্তর মা খিষে বিং খেকে একটা চাবি বেছে মিরে হেষানিনী স্টকেসটা খুলল। বৃহৎ স্টকেস, বিশ্বিত হরে অবিনাশ দেখলে, তার প্রায় সবটাই পূর্ণ হয়ে আছে শিশুদের বাবহারের উপযোগী কিনিসপলে। বৃকীর কল ক্রি-প্তুল, খোকার কল কোন প্রুল, খোকার বেল্ট; —এ সকল হতন্ত্র প্রয়োজনের বিশেষ বিশেষ দ্রবাদি ত আছেই। তদুপরি আদিয়া, বৃত্ত, আরেল ক্লপ, কিডিং বট্প, বেবি-স্থার, বৃত্ত্বি, বিশ্বক প্রভৃতি সাবারণ সামগ্রীর ত আহু মেই।

ছঃখিত, সমবেদনাক্লিষ্ট অবিনাশের মনে হ'ল চামড়ার স্টক্সেটা যেন হেমাদিনীর শুদ্ধ আগ্রেছাত্র হুদর, আর ভিতর-কার বস্তসমূহ যেন তার গোপন অন্তরের বাসনাকামনা।

"(पर्यटम ?"

হেষাদিশীর প্রশ্নে অবিনাশ তাকিয়ে দেবলে, বে-মেদ ক্ষণকাল পূর্বে হেমাদিশীর মুব্যওলে হারা বিভার করেছিল, ক্ষল হয়ে তা চোবের কোলে চিক্ চিক্ করছে। ą

সংসারে যোগাযোগ বলে একটা ব্যাপার ভাছে, যা মাবে মাবে ঘটে থাকে, কিছ ঘটবার মূলীভূভ কোনো কারণ সব সময়ে থাকে কি মা ভা একেবারেই বোঝা যায় মা। ছয় ভ অকারণেই কারো কথা মনে মনে ভাবহি, হঠাং চেয়ে দেখি পাশে দাভিতের সে হাসছে।

কতকটা সেই বরণের ব্যাপার হেমাদিনীর জীবনে ঘটল।
এতদিন তার অভবের যে স্তীব্র অভিলাষ কোট শ্রুক এন্জিন
রিবনের রূপ ধারণ করে চামড়ার স্টকেনের মধ্যে আবদ্ধ
হয়ে অভাতবাস করছিল, তা উন্নাটত করে ঘামীকে
দেখানোর সহিতই কোনো নিগুচ় যোগ আছে কি না বলা
কঠিন, কিছ দেখানোর অভাদিনের মধ্যেই মনে হ'ল কাঁঠাল
গাছে কাঁঠাল ফলবার সভাবনা সামনে দাঁভিয়ে ছাসছে।

কলিকাতার একজন খাতনাম। প্রস্থতি-চিকিংসককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হবার পর অবিনাশ উংসাহ সহকারে মাদ আইক পরের কথা ভাবতে আরম্ভ করলে: কে হবে ধাত্রী, কে থাকবে ডাক্ডার, গরিচর্গার কাছ কে কে করবে, গৃহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ঘর কোন্টা ঘেটা হবে স্থতিকাগার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হেমালিনী মূব টিপে টিপে হাসে, আর বলে, "পে ভো এবনো অনেক দিনের কবা। অভ আগে বাকতে ভাবছ কেন ? আমার দ্বদ্টির ভূত শেষ পর্যন্ত ভোমার কাঁবে সওয়ার হ'ল না কি ?"

অ-কৃঞ্চিত করে অবিনাশ উত্তর দেয়, "সভিচা ুরোগটা দেশহি সংক্রামক ৷"

9

মাস আঙেক পরে ছেমালিনী ও অবিনাশের জীবদের মধ্যে দেখা দিলে একটি শিশু। উধার প্রথম আভাসের মত স্থিম লাবণোর প্রভার শুধু বাপ-মার হাদরই নর, ঘর পর্যান্ত আলোকিত হরে উঠস। হেমালিনী সাব করে ক্লার নাম রাখলে উষা। বাপমার হাদর-আকাশের উষা হরে উষা দিন দিন উজ্জল হরে উঠতে লাগল।

উষার করু কোনো প্রব্যের প্রয়োজন দেখা গেলে অবিনাশ তংপর হ'বে উঠে বলে, "বাই, বাজার খেকে কিনে নিবে আসি।" হাসিমূখে হেমালিনী বলে, যেয়ে। ভার আগে সুটকেস্টা একবার খুলে দেখা না, যদি খাকে।"

বাজারে যে একেবারেই যেতে হয় না, তা নয়; কিছ প্রায়ই অবিনাশ স্টেকেস্ থেকে অভীপিত জিনিসট বার করে এনে হেমাদিনীকে দেবিয়ে হাসি হাসি অপ্রতিত মুখে বলে, "ঠিক বলেছ। আছে।"

"খিতমূৰে কেমাজিনী বলে, "এবন ব্ৰছ ?---সকল কৰে বাৰাৰ কভ খণ ? খাড় নেড়ে বুৰী হয়ে অবিনাপ বলে, "বুকবি।"

এই ভাবে উবাকে অবস্থন করে হেয়ালিনী ও অবিনাশের বিনতান উৎসাহ এবং আনন্দের মধ্যে আলোভিত হতে হতে সন্মুখের পথে এগিরে চলন।

কিছ বেশী দিনের কলে নর। মাস সাতেক পরে সংসা একদিন প্রভাবে মনে হ'ল পথ বুবি তার দৌড শেব করে অভবিগতের এলাকার পৌছে গেছে।

পূর্বদিন সন্থাকালে উবার গা-টা একটু গরম মনে হ্রেছিল। রাত্রে উত্তাপটা কিছু বাড়ে, কিছু রাত্রি অবসানের সহিত অকমাণ এ কি সর্ব্বনাশ। উবা যেন আর সে উমা নেই, সন্থার মত নীলাভ হরে গিরে ভার ক্ষু হ্র্বল ক্ষুক্তগের সম্ভ শক্তি সঞ্চিত করে হাঁপাতে।

আততে বাপ-মার প্রাণ পেল উচ্চ। অবিলবে ডাঞার এসে
পরীকা করে দেবে মুখ গন্তীর করলে। কটিন অবস্থা। হই
কুসকুসূ ভূচে নিউমোনিয়ার গাঁচ।

আর এক জন বড় ডাক্টার এলেন; বিবারাত্র চবিশে ঘণ্টা সেবা করবার জন্ধ ছ'জন ছ'জন করে চার জন উপযুক্ত নাস নিযুক্ত ছ'ল। ঔষণপত্র আরবর পড়তে লাগল। অবিলয়ে আ্যান্টিরুজেট্টন বিরে বুক পিঠ মোড়া ছরে গেল; সঙ্গে সজে চলল অভিজ্ঞেন। খাসকটের যথাসাব্য উপশ্বনের হারা ক্রুড অপচয়ের হাত থেকে জীরমাণ জীবনী-শক্তিকে যড়ুটুকু হজা করা যার।

ছ্-ভিছার অন্ত নেই, অথচ করবার যত কোন কাকও নেই এই ছই অয়ভিকর অবহার মন্যে উদ্প্রাভ হরে হেমানিনী ও অবিনাশ সারা বাভী অহির চিতে ছুরে বেভার। কবনো পথের নিকের জানলার বারে সিরে ইভার, কবনও পাঠাগারে সিরে বলে, কবনও বা রোগীর কক্ষে প্রবেশ ফ'রে প্রেরার পর প্রায় করে।

"মিলেস দত।"

প্রশ্নকারিশী নালের প্রতি দৃষ্টিপাত করে হেমাদিনী বলে, "বলুন।"

"অনৰ্থক ব্যস্ত হয়ে কোনো লাভ নেই।"

"লে কথা বুৰেও বুৰি ৰে। আছো, আপনার কি মনে হয় ? বুকু ভাল হবে।"

্লে ছভে ব্যবস্থার তো আগনার। কিছু ফট রাখেন নি। দেব্ন, আপনি আর মিটার হড এ বরে না এলেই তাল হয়।"
"কেন ?"

"ভাতে আগমানের বুকুর কোনো সুবিবে নেই, অবচ আমানের কিছু অসুবিবে আছে।"

এক বৃহূৰ্ত মৰে মনে কি চিডা করে কেমালিনী বলে,
"আছা, তাই হবে, আসব না। কিড আমি কি বুকুকে আর
কোলে নিতে পাব না ?"

আহবোধনত্চক বাভ নেতে নাল' বলে—"পাবেন বই কি।
ভগবান করা করে বৰ্ণন আপনার বুক্তে বিপদ্ক করবেন,
ভবন পাবেন।"

"ৰাৱ, সে দধা যদি না কবেন ?"

अक बृहुर्छ निर्काक (बरक मार्ग वर्तन--- का क्रावि भारतम।"

8

হেমানিনী ও অবিনাশের সমস্ত দিন কাটল বিহুলে দৃষ্টিতে পরস্পরের শকাদীর্ণ মুখের প্রতি চেরে চেরে; রাভ কাটল, নিজা-জাগরণের দারা মধিত একটা মোহাচ্ছর পরিছিতির মধ্যে।

ভোৱের দিকে হেমাদিনী একটু বুনিরে পছেছিল। অদ্রে একটা ইন্দিচেয়ারে শিধিল দেহটাকে এলিরে দিরে চন্দু মুক্তিত করে অবিনাশ ছ্লিডবার কাল বুনছিল। হঠাং বছমড়িতে উঠে বসল হেমাদিনী। চকিত নেত্রে এদিক-ওদিক ঘৃষ্টপাত করে অবিনাশের দিকে চেরে বললে—"দেশ, বুকু বাঁচবে না।"

অবিনাশ আঁংকে উঠল, "কেন বল ত ?"

"মা হবে আমিই তার আরু বেঁধে দিয়েছি আজ পর্যন্ত। এখনি সে আমার কাছে এসে বলছিল, মা, তোমার স্টকেসে আমার কাপড় শেষ হয়েছে, এবার আমি চললাম।"

একটা ছ্রতিক্রমশীয় অবদলের বাসে পাংশু হরে অবিনাশ বললে—"ও কিছু নয়,—বপ্ন।"

"কিছ দেখো, সভ্যি হবে।"

वास्टित नवकाश नय र'न, ठेक ठेक ठेक ।

চকিত হয়ে হেবালিনী বলে উঠল,—"ঐ দেব।"

ইন্দিচেয়ারের উপর বাড়া হয়ে ভগ্ন কঠে অবিনাশ হাঁক বিলে—"কে ?"

নারীকঠে শোনা গেল— "আমি কমলা—নাস'।"

"দরজা ধোলা আছে, ভেতরে আহু**ন**।"

আন একটু দরকা বুলে মুখ বাজিয়ে ক্যোদিনীর প্রতি দৃষ্ট-শাভ করে নাস বললে—"আপনি একবার পুরুকে কোলে নেবেন চলুন।"

"वृत्यवि । पूक् ग्राम वात्यः वृत्यि ?"

এক মুহূৰ্ত নিৰ্ব্বাক খেকে নাৰ্স বললে—"বোৰ হয়।" ভাৱ পৱ দৱকা ভেকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

চকিত নেত্রে অবিনাপের প্রতি দৃষ্টপাত করে হেনাদিনী বললে—"কাল সমন্ত দিন আমাকে শুনিরেছ, 'মনেরে আক কছ যে, ভাল মন্দ বাহাই আফুক, সভ্যেরে লও সহজে।' আক সভ্য এসেতে, সহজে ভাকে নিরো। আমি সহজে নিলাম।" ভার পর চলে যেতে যেতে কিরে ইাড়িরে বললে—"আর বেব, হরিকে পাটরে দাও, কিছু সুল নিরে আফুক। সব

লাদা কুল—খেত পল্ল, গৰৱান্ধ, টগর, রন্ধনীগৰা—এই সব।"
দর্বা ঠেলে হেমালিনী নিজ্ঞান্থ হয়ে গেল।

অসুধ হয়ে পর্যন্ত রোগীর ঘরের হরজা-ভানলা দিবারাত্রি ধোলা থাকে। তরুণ উধার ভিমিত আলোকে সমন্ত ঘর তরে গেছে; সেই আলোকের সহিত ভড়িয়ে আছে এক মহা-বৈরাগ্যের ধুদরতা। এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যে কন্দের ভিতর তথম অভিনীত হতে আরম্ভ হয়েছে মহারম্ভনীর তিমির সাগরে বিগতপ্রতা উধার নিম্প্রনের পালা।

হেমাদিনী যথন প্রবেশ করলে তথন ডাঞ্চাররা ঠেথোস্-কোপ ইত্যাদি পকেটে পুরতে আরম্ভ করেছে; একজন নাস ইতম্ভত বিশিপ্ত ভিনিসপত্র একটু গুছিরে-গাছিরে রাধছে; আর কমলা পরলোক্যাত্রিশীর নাসিকার একটু দূরে অজি-জেনের নলট। ধরে স্থিক্ষণের অন্ত্র্ঠানটা যথাসম্ভব সহজ্বরার চেষ্টা করছে।

হেমাদিনী দেবলে, অ্যান্টিয়ক্টেইনের ব্যাবেজটা খোলা পড়ে রয়েছে মেবের উপর। মহাপ্রহানের স্থানিক্ত পথে যে পদার্পন করেছে, তাকে আর বহুনের মধ্যে চেপে রেবে লাভ কি ? অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ নিঃখাসগুলি যাতে অনন্ত আকাশে কৃতকটা সহজে মিশতে পারে, আপাতত ভাজাররা সেই দিকে কক্ষা রেবেছে।

শ্যার নিকট উপস্থিত হয়ে একজন ডাক্টারের প্রতি দৃষ্টি-পাত করে শাভ কঠে হেমাদিনী বিফাসা করলে, "এখনো আহে গ"

ঈষং ঝুঁকে হাংপিঙের ম্পন্দন একটু লক্ষ্য করে ডান্ডার বললে—"কাছে।"

নভ হয়ে উষার নীলাভ ঠোটের উপর হেমালিনী একবার চুখন করলে, ভার পর শ্যার উপর উঠে ডাঞ্চারকে বিজ্ঞাসা করলে—"কোলে নিভে পারি ?"

"পারেন।"

ৰীৱে বীৱে উষাকে কোলে ভূলে নিষে ক্যোলিনী কভার
আইনিমীলিভ নেত্রের উপর দৃষ্টি ছাপিভ করে ভর হয়ে বদল।

মিনিট পাঁচেক পরে একজন ভাক্তারের সঙ্গে ক্ষলা চোবোচোবি হ'ল। অন্ধিজেনের নলটা সরিরে নিরে ক্ষণ উপক্ক বছ করে দিলে।

ভেগ সাটফিকেট লিখিরে মিয়ে ব্যথিত সমবেদনাক্লি ভাক্তার ও নাস্থির বিদার দিয়ে অবিনাশ যথন ফিরে এড তথনো হেমাদিনী নিজ্লাকনেত্রে কভার মুখের দিকে চেল্লে পাথরের মত ভর হরে বসে আছে। ভার পার্বে উপবেশঃ করে বিরাহ্যালা নিঃশব্দে অঞ্চপাত করতে।

व्यविनात्मेव श्रम्भात्म (हत्त्व (मृत्ये युक् मृत्य (स्मामिर्भे विकाम) कराम-"कृष अरम्बर्ध ?"

় কোঁচার খুঁটে চোৰ মুছে জবিনাৰ বললে—"আনতে গেছে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করে হেমালিনী বললে—"ত হলে অভ কাজগুলো তভক্ষণে সেরে ফেল।" আঁচল থেছে চাবির রিং গুলে অবিনাশের হাতে দিয়ে বললে—"সুটকেস্ট্ খালি করে কাউকে দিয়ে সব জিনিসগুলো এখানে আনাও।'

"কি **হবে** ?"

"বুকুর সঙ্গে যাবে।"

ইষৎ কৃঠিত কঠে অবিনাশ বললে—"কিন্তু সুটকেসে ভ বুকুর আর বিশেষ কোনো জিনিস নেই মনে হচ্ছে ?"

বর্ষা দিনাছের পাণ্ডুর আলোক-প্রভার মতো একটা অভিকিকা ছাসি মূহর্জের কল ছেমাদিনীর মুখ্যওলে বিলিক মেরে
পেল। উদাস নেত্রে খানীর প্রভি দৃষ্টপাত করে বললে—
"ভবে কার জিনিস আছে? ধোকার? বক্ষেকর। আবার
একদিন একটা ছেলে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিয়ে বলবে—'মা,
ভোষার স্টকেসের জিনিসপত্র শেষ হ্যেছে, আমি চললাম।'
—ভার পথ একেবারে বক্কর।"

মূখ নত করতে গিরে কথেক কোঁটা তপ্ত অবাধ্য জঞ্চ মৃত কভার মূখের উপর করে পঙ্ল। আঁচল দিরে মূছিরে দিতে গিরে সহসা হেমাদিনী বিরত হ'ল। মনে মনে বললে— "তোর মার জন্তবের বানিকটা ছংখের চিহ্ন সঙ্গে নিয়ে যা পুত্।"



## সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

## ঞ্জীননীমাধব চৌধুরী

পূর্বের প্রবন্ধনের দিকুষ্থের ছুইট আলের আলোচনা করা হইয়াছে। এই ছুইট আল ত্রীদেবতার উপাসনা ও পুরুষ-দেবতার উপাসনা । এই আলোচনার প্রধান কথা সার জন মার্শালের যে তুইট মতবাদ সাধারণে গৃহীত হুইরাছে তাছার সমালোচনা। প্রথম ছুইট প্রবন্ধে মার্শালের যুক্তি-প্রমাণ বিশ্লেষণ করিরা ইছাই প্রতিপন্ন করিবার চেঙা করা ছুইরাছে যে. মোছেপ্রোদারো, হুরাপ্রা ও বেল্টায়ানের ত্রী-মৃত্তিজলি জ্রীদেবতার প্রতিমা বলিয়া প্রহণ করা যায় না। এই প্রসলে পল্ডিম-এশিরা, বিশেষ করিয়া আনাভোলিয়ার প্রাচীন ধর্ম হুইলভে সিকুর্মের উৎপত্তি হুইরাছে এই মতবাদের সমালোচনা করা হুইরাছে এবং এই মত আরাহ্ন করিবার কি যুক্তি আছে তাছা দেখান হুইরাছে।

अथम इरेष्ठि क्षरत्वत चारलाहनात करल निकृषम राखिक কি প্রকাবের ছিল তাতা জানিতে পারা যায় নাই। এই আলোচনার মূল লক্ষা ভিল সার কন মার্শাল এবং তাঁহার মতবাদের সমর্থনকারী পঞ্জিগণ সিমুধর্মে ম্রীদেবভার উপাসমা সম্বাদ্ধে যে প্ৰকৃষ্ণ মত প্ৰচাৱ ক্ৰিয়াছেন ভাষার বান্ধবিক কোন ডিভি আছে কি না ভালা পরীকা করা। কিছ এই जालाहमा पूर्वाण: त्विवाहक स्टेल इट्डेंड जीनिश स्टेट নিস্কাৰ্যে খ্ৰীদেবভাৱ উপাদনা সহতে কিছু positive information বা প্ৰকৃত তথ্য পাওৱা যায় দেখান ভইয়াছে ৷ এই ছুইটির একটি প্রশিদ্ধ হুৱাপ্লার সীলিং যাহাতে দেখা যায় উদ্ভিদের অবিষ্ঠাত্রী দেবতা জীক্ষণে ক্ষিত হইরাছেন। এই সীলিঙের একটি পৃঠের দৃষ্ঠ হইতে এই দেবীর প্রীত্যর্থে মনুষ্ঠ বলি দিবার প্রথা ছিল জানিতে পারা যায়। অভাভ নিদর্শন হটতে নিমুধৰ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বারণা ক্ষমে ভাছাতে ুরলিভে ছয় যে, এই দেবীর দেবত্বের পরিচয় দিবার ধরণ ক্তকটা 'আরকেইক।' দ্বিভীয় সীলিং হুটতে দেখা যায় যে. য়কের অধিঠাত্রী দেবতা স্ত্রীরূপে কলিত হইরাছেন। সিন্ধবর্মে খীদেবতার উপাসনার প্রমাণ ইছার অধিক আর কিছু এ পর্যন্ত <sup>প†</sup>ওয়া যায় নাই।

তৃতীর প্রবন্ধে, মোহেঞ্জোনারো সীলের ত্রিবক্তু পুরুষ বৃতিট শিবের প্রোটোটাইপ, সার কম মার্শালের এই মতের স্মালোচনা করা হইরাছে। মার্শালের মত অগ্রাহ্ম করা হইবাছে, কিছু তাঁহার ব্যাব্যা হইতে সির্বর্ম সমছে যে প্ররোবিশীয় তব্য পাওয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা
ইইরাছে। যোগসাধনা বা ব্যানযোগ সির্বর্মে divine attribute বা বেবব্যের পরিচায়ক চিন্দু বনিয়া পরিগণিত হইত।

এই প্রসংক্ষ একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইরাছে। দেবত্বের এই চিহ্ন শুধু প্রুষ মৃতিতেই দেবা যার, কোন স্ত্রী মৃতিকে যোগাসনে উপবিষ্ট দেবা যার না। এইটি সির্বর্ম সম্বন্ধ শুরুত্বপূর্ণ positive information বা প্রধান তথ্য। মার্লালের ব্যাখ্যার আলোচনা প্রসক্ষে যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষ-দেবভার মৃতিগুলির সহিত ব্যানী বৃদ্ধ (ও জীন) মৃতির সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই সাদৃশ্য এত ধনিষ্ঠ যে ইছা বিশেষ তাৎপর্মপূর্ণ বিষর। এই ভাৎপর্ম কি হওরা সম্ভব ভাহার আলোচনা করা হয় নাই।

সিমূবর্ম সম্বন্ধ এই চতুর্ব প্রবন্ধ আলোচ্য বিষয় ছুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সিমূবর্ম সম্বন্ধ এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করা হুইরাছে তাহার অতিরিক্ত ক্ষেক্টি বৈশিক্টোর আলোচনা করা হুইবে। দিতীয় অংশে পরবর্তী ভারতীয় বর্মস্থৃহের সম্বিত সিমূবর্মের সম্পর্কের সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা করা হুইবে।

সার অন মার্শাল প্রযুব পশ্চিতগণ সিন্ধুবর্মে লিলোগাসমা, পশু উপাসমা, সর্প উপাসমা এবং বৃদ্ধ উপাসমার কবা বলিরাছেন। তাঁহাদের ব্যাব্যা এবং এই ব্যাব্যার সমব্দে বে সকল নিদর্শনের উল্লেখ করা হইরাছে সংক্ষেপে সে সহতে আলোচমা করা হইতেছে। এই সকল উপাসমা ব্যতীত সিন্ধুজাতি কতকগুলি প্রতীক (symbol) ব্যবহার করিত দেবা যায়। এই সকল প্রতীকের সহতে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

মব্যন্থলে ছিদ্র আছে এইএপ কতকগুলি শাঁধ, পোরসিলেন ও পাধরের গোল চাকা এবং লখা ও মাধার দিকে
সক্ষ (conical shape) কতকগুলি প্রস্থাবন মাহেন্ত্রোদারো, হ্রাপ্লা ও বেল্টীখানের প্রাগৈভিহাসিক মুগের ভূপ
হউতে আবিদ্ধৃত হইরাছে। এই ছই প্রেণীর নিদর্শন সিমুবর্ধে
যোমি ও লিল উপাসনা সম্বন্ধে সার কম মার্শালের মতবাদের
ভিত্তি। বোনি উপাসনা সম্বন্ধে তাহার মতবাদের আলোচনা
ইতিপূর্বে করা হইরাছে। প্রধ্ন প্রেণীর এই নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে
মার্শালের ব্যাধা। কি মুক্তিতে প্রহ্ণযোগ্য মনে করা যার না
ভাহা বলা হইরাছে।

সিজুবর্মে লিক উপাসনা সহতে মার্শাল যে মত ব্যক্ত করিয়া-ছেন তাহার সহতে বলা যায় যে, তারতীয় ধর্মে লিক উপাসনার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস মার্শালের ব্যাধ্যার সমর্থন,করে মা। প্রকৃত প্রভাবে বিভীয় প্রেণীর নিদর্শনগুলিকে লিল বলা যায় কি মা সে সহতে মার্লালের নিজের মনেও সজেত বহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

"The only reason for interpreting the Mohenjodaro examples as phellic . . . is that their conical shape is now commonly associated with that of the Linga."

चर्नार मानाबन्छ: निरम्ब चाकाब राज्ञभ रमना यांत्र संचय-**५७%**नि (महेब्रम चाकारवव, এश्रनिरक निक वनिवा व्यापा कृतियांत हेशहे अक्षांज कात्र्य। मानीन फेक्टल्यवैत বিবেতবাম পণ্ডিত-জাভার তথা আলাদা। কিছ দেশা যার যে, ইউরোপীর পভিতগণ, এমন কি ভারতবর্ষের সঙ্গে वैश्वित भीर्व विद्यात श्रीत्र चाट्य केश्वित वर्षा चाट्य केश्वित वर्षा चाट्य ভারভবর্বে ভাসিয়া ছিল্মরা লিল উপাসনা করে ভানিয়া প্রথম এইবর্মের প্রচারক মন্থয় জাভির এই কুরুচির পরিচয় পাইয়া লক্ষার ও গুণার যে পরিমাণে অভিভূত হট্রাছিলেন ভাহার প্ৰভাৰ ভাটাইয়া উঠিতে পাৱেন নাই। বভ্ৰানকালে এই मका ७ श्रुनांत जान श्रकाम कृतियात तक्रमस्कत स्रेतांत. ভারতবর্ষের প্রাচীন ধ্বংসভূপ হইতে প্রাপ্ত প্রভ্যেকট বিশেষ আঞ্চাৰের (conical shape) প্রস্তর্থক লিক বলিয়া विश्व एवेडा बादक। व्यवक्रिक (R. Brucefoote) মত পণ্ডিত ব্যক্তি বাহাকে mortar বা মণলা পিষিবার নোড়া बानवा वर्गना कविदाद्य अहे (खनेद वर्ग-वार्गणांशन जाहादक লিক বলিয়া আখ্যাত করেম।

সে যাহা হউক, করেকট নিঘ্লনের সহতে (M. I. C. PLXIV 24; Pl. XIII 3; Pl. XIV 2,4,5) মার্লাল বলিতেছেন যে,এখলি লিল সন্দেহ নাই এবং এখলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষে লিলোপাসনা প্রাকৃ-আর্বুগ্রহুত চলিরা আলিতেছে। মার্লাল এই প্রসন্দে সার অরেল প্রাইন কর্তৃক উভর-বেল্টীয়ানের ছুইট তামরুগের ভূপ হৃইতে প্রাপ্ত কিল ও যোনি বৃত্তির উল্লেখ করিবাছেন। এখলিকে realistic specimen বলিয়া বর্ণনা করা হুইছাছে। হুরাপ্লায় আবিহ্নভ একট বহুং, উপরের ঘিকে সক্ষ প্রভর্গওকে দ্যারাম সাহ্নী আ্থুনিক শিবলিকের সন্দে ভূলনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইয়া "must have been used for worship"। ভাইলের বর্ণিত একট পোভাষাটির সীলের (oblong terracotta, Pl, XCIII, 303) উল্লেখ পূর্বে করা হুইরাছে। এই সীলের একট পুঠে একট দোভলা বাড়ী দেবা যায়। ভার প্রের বর্ণনা এইলণ,

"Below a bifurcated object which seems to be banging down from a projection in front of the terrace is placed a domical object over the porch."

আটলের মতে বাজীট মন্দির হুইতে পারে। ডা:

बिरुक्तमाथ बर्ज्याभाषात्त्रत बरू और domical object वा भागाकृष्टि वस्त्र जिल् ( Development of Hindu Iconography p. 187)। और वस्त्र जिल् स्ट्रेंटन और जिल्ह्या जिल्ह्या कि स्थानमात्र अञ्चल पालिस्त स्थान और अस्त्रीय जिल्ह्या कर्ष्टि स्थान स्यान स्थान स्थ

বছতঃ পরীকা করিলে দেখা বাইবে বে, বাহাকে realism বলা হইরাছে তাহা হাড়া যে সকল নিদর্শনকে লিক বলা হইরাছে সেঞ্জাকে লিক বলিবার আর কোন যুক্তি নাই । এই সকল বন্ধ যে প্রিত হইত তাহার কোন প্রকার প্রমাণই নাই। হিন্দুদিসের মধ্যে লিক উপাসনার প্রচলন ব্যাখ্যাতা-দিগকে প্রভাবিত করিরাছে।

লিল উপাস্মার উংপত্তিও বিকাশ সম্বৰে লেখকের Linga Worship in the Mahabharata (Indian Historical Quarterly, December, 1948) ests বিভাৱিত ভালোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবছে বিভারিত चारमाठमात चाम मारे, जश्रक्रां इरे-अक्ट कथात छैरत्रव করা যাইতে পারে। প্রথমভঃ মহাভারতে লিক উপাসনার উৎপত্তির যে বিবরণ পাওরা যায় তাহাতে দেখা যায় যে. লিভ ভগচিহিত। ইহাই lingam in arghya। যে শিবলিকের উপাসমা বভাষানে প্রচলিত ভাহা অর্থ্যে ছাপিত লিল। একপ जब्मान कर्ता जरु कर हरता या, निक्ष अर्था जरब्क रहेवां व **नृदर्व नृषक्कादर नृक्ष्य ७ जी हिट्य उनाममा अहमिल दिन।** সিছুৰৰ্বের ring stones ও phallic stones সৰছে মাৰ্নালের ব্যাখ্যা এই অসুমানের উপর প্রভিষ্ঠিত। ভারিক অসুঠা ছাড়া পুৰক ভাবে ছী চিছের উপাসনার প্রচলন নাই শিবলিক বা ভগচিহ্নিত লিকের উপাসনার পূর্বে পৃথকভানে পুরুষ চিহ্ন বা লিদের উপাসনা প্রচলিত হিল কি না অহুসহাং ক্রিলে দেখা বার যে, তিন শ্রেণীর লিক মৃতি পাওরা বার : वाहाटक realistic वना हहेबाटक त्नहे (अवैद निक्वृडि यूर्व लिए अवर चड अक (अवैद लिएम्डि वाहाद छेनद लिटि (वाषिण चारह। अधिवत्तव निरमद कान बिहेर्न् क्षवः भणायी विनदा निर्वेष इरेडाएड । रेश पूर्वनिष्म । रेशार অৰ্ব্যের বা পিঞ্চিতার অভাব হুইলেও শিবের পঞ্চয়ুব বৌদি হুইরাছে। এটার বিভীর শভাষীর ভিটা লিকে লিপি **११ क्यू वे (व्यक्तिक कार्य । अहमार्थ मछ अकार्य करा स्टेशांट** বে, এই লিলবৃতি ও লিপি-বোলিত বৃতিথলি আরক চি (memorial stones) ৰা দেবভার উবেতে দান কঃ रहेड (native offerings)। बूदिन रहेट भवत्र কালের লিলেন্তব মৃতির উৎপত্তি হইরাছে।

কতক্তনি realistic নিদকে বাবা নিদ, সহস্ৰ নি প্ৰভৃতি নামা শ্ৰেণতে ভাগ কৰা হইবাছে। এইভনি অপেকারত আগ্রিক কালের বলা হয়। এইপূর্ব বিতীর
ও তৃতীর গতাবীর ও পরবর্তীকালের কতকগুলি ব্রার
লিলর্তি বেবা বার বৃক্, পর্বত প্রভৃতি শৈবচিকের সহিত।
ক্রির শৈবচিক বর্জিত realistic লিলর্তিগুলির বেমন কাল
নির্বর করা সভব মর সেইরপ এগুলি বাভবিক পৃথিত হইত
কি মা তাহা নিক্তিভাবে বলিবার উপার নাই। বভতঃ
শৈবচিক্রেকিত লিল বা লিলারতি প্রভর্মও যে পৃথিত হইত
বা উহার কোন্ধ্যীর তাৎপর্ব হিল, তাহার কোন ট্যাভিশন
বা অভ কোন প্রমাণ দেখা বার না।

এবাদে বলা আবঙ্গক যে, বত বানে কোন কোন শ্রেণীর বিদ্দিনের মধ্যে বে কোন আকারের প্রভর্গতকে নিবলিকরূপে বা দেবীরপে ( সাবারণতঃ চণ্ডী আব্যা দিয়া ) পৃষ্ঠিত
হুইতে দেবা যার। এই উপাসনা baetylic stone worshipএর দুইান্ত। মার্নালের মতে baetyls হুইতে phallia
উৎপত্তি হুইরাছে। কিছু আনেক প্রিত এই মত প্রহণ করেন
না, phalli বা লিক উপাসনা ভাহাদের মতে pillar cult
হুইতে আসিরাছে।

बार्यापव भिन्नापय भाकेव व्यर्थ कवा व्हेबाट्य निक छैभानक। वह बार्चा देखेरवानीव, कावकीय मरह। वह बार्चा बदन ক্রিলেও সম্পেহ মিটে না। কারণ মহাভারত ও পুরাবে निष्य त्य वर्षना (ए७वा व्हेबांट्स (महे वर्षना व्यर्थ ७ वार्यत्यव चर्चा वर्गमा स्टेटि श्रेडी व विश्वा माम स्थ । विश्ववाणी क्षकां লোভি:পুঞ্ কভের ভার যিনি ছালোক ও ভূলোক যোলনা करबन रेष्णांनि विनया परखब वर्गना कदा रहेबारह । श्वारंग्छ चर्षिष्ठसनी नित्कत वर्गना (पर्या यात्र । नित्कत क्रमनात উৎপত্তি यथि এই জ্যোতি:পৃঞ্জনী কল । एटेल एव जाना एटेल निविध्यान्ति निवाकृति अध्ययन्ति अपू realism-अव बुक्टिए উপान्न विश्वा अर्व कडा मध्य एव मा। देवरम्भिक बर डांशामत बक्नामी बारमी भविष्ठभागत बालाक दिएमर আকারের প্রভরণওকে দিল মূর্তি বলিয়া ব্যাখ্যা ক্রিবার প্রবৃত্তির মূলে কি ভাব বাকা সভব ভাবার উল্লেখ ইভিপূর্বে করা হইরাছে। সিমুধর্মে পুরুষ এবং দ্বী চিত্তের উপাসনা প্রচলিত ছিল লিপাকার প্রথম ও মধ্যে ছিল্লযুক্ত পোল চাকার আবিভারের ফলে ইছা প্রমাণিত হুইতেছে, মার্শালের अहे बखवांच निकृत्य बहारचरी वा Supreme Mother बन्द निरंबत बाडिडिटिश्व देशांत्रमात बहुनरमत नरम अवम স্করভাবে বিলিয়া পিয়াহে বে সিমূধর্বে পূর্ণবিক্ষণিত পাঞ বর্ষের প্রচলন বিল এইরূপ যত ব্যক্ত করিবার লোভ সম্বরণ क्या मानीत्मद भरक मचनभद एव माने । जिम विमालत्वम---

"Moreover, although these are no visible traces of Saktism at Mohenjo-daro there are strong reasons for believing that it existed on Indian soil from a very early period, as it existed also in Western Asia and round the shores of the Mediterranean."

তাবে মহাৰ ক্ষাইয়া দেৱ। ৰাগৱালা নাগ মৃতি তাগা ক্ষিয়া হিলেন। কাজনের বেছি বিশ্বিষ ক্ষাত্রীয়া হালেন। কাজনের বিশ্বিষ বিশ্বিষ ক্ষাত্রীয়া হালেন। কাজনের বিশ্বিষ ক্যাত্রীয়া হালেন। কাজনের বিশ্বিষ ক্ষাত্রীয়া হালেন। কাজনের বিশ্বিষ

পশ্চিম এশিরাও ভ্যবাসাগরীর অঞ্চের কথা ভ্লিরা বাওয়া কোন ইউরোপীর পতিতের পঞ্চে সম্ভব নর।

বাঁহারা সিছ্বর্যের উপর পশ্চিম এশিরা ও ভ্রব্যনাগরীর অঞ্চলের প্রভাবের মতবাদের হারা অভিচ্ত নহেন এবং ভারতবর্বে লিলোণাসনার উৎপত্তির ইতিহাস ও ট্রাভিশনের সহিত বাঁহারা পরিচিত, কভকতাল একদিকে লক লহা প্রভাৱ ও পোড়ারাটির নিদর্শন আবিকারের কলে সিম্বর্থে লিলোণাসনা প্রচলিত হিল এই মত এহণ বিভারিত প্রমান না পাওরা পর্যন্ত ভাঁহাদের পক্ষে সভবপর নহে। এবংদে শির্মদেবের উল্লেখ বাঁহারা আর্যাদিগের শক্র, প্রাক্-আর্য আমার্থ আদিবাসীদিগের মধ্যে লিলোণাসনার প্রচলন হিল এই মতের সমর্থন করে মধ্যে করেন ভাঁহারা লক্ষ্য করেম নাই বে, শির্মদেবের অর্থ লিলোপাসক হইলে আর্ব্যন্থ ব্যব্ধ উপাসনা করিতেন সে বিষ্যের সক্ষেক্ত করিবার কারণ প্রেম্ম হটতে পাওরা যায়।

এই প্রসংক উল্লেখ করা যার যে, লিপি ও বিভিন্ন পশুর মূর্তি খোদিত পোড়ামাটির লিকাক্তি নিদর্শন (terra-cotta cones) হরপ্লা হইতে পাওরা গিরাছে। বরারাম সাহ্মী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মন্দিরে দেবভার উল্লেখ এখনি প্রদান করা হইত। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইরাছে যে, ভিটা লিকের মত লিপি-খোদিত মুখলিক ও মাত্র লিপি-খোদিত লিক এই উদ্দেশ্তে ব্যবহাত হইত। লিকের এই ব্যবহার ও লিকোপাসনা একবন্ত নহে।

সিকুৰ্মের সহিত সর্পের সম্পর্কের প্রধাণ পাওয়া গেলেও সূৰ্প উপাসনাৱ কোন প্ৰয়াণ পাওৱা যায় নাই। এই ভণ্য বিশেষ ভাংপর্বপুর্ব। কারণ বৈদিক, মহাকাব্যের বুপের ও পৌৱানিক ধর্বে এবং বৌৰ ও জৈন ধর্মে সর্পের উপাসনার क्षात्रकार (प्रकार वाहा । इके जीनिएड ( M. I. C. III pl. CXVI, 29, Pl. CXVIII. 11) दिन वीच, दांशीनत्व উপৰিষ্ট একৰজ দেবসুজির সমূৰে প্রার্থনার ভদীতে ভাস্থ পাতিহা উপবিষ্ট মনুকু মুতির পশ্চাতে সর্পের মুভি। মার্শাল ৰলিভেছেন সম্ভবত: মহুয়ৰ্ভিকে নাগ বলিয়া বুৰাইবার চেঠা করা হইরাছে। ভিনি বলিভেছেন নাগবৃভিকে মুখ্য ৰুভি হইভে পুথক দেখান হইৱাছে, কেছ কেছ বলিভেছেৰ সভবত: মছ্যমুভির পশাদ্ভাবে নাগমৃতি সংযুক্ত করা হুইয়াছে। সে বাহাই হুউজ, নাগ এবানে উপাত নতে, উপাসক। ছুইট দীলিঙে বে ভাবে নাগজে বেৰান ভ্ইয়াছে তাহা ভারহতের মার রাজা এলাগতের দীভার দুর্ভ বিশেষ-ভাবে শ্বৰ ক্বাইয়া দেৱ। যাগৱালা নাগমতি ভ্যাগ কৰিয়া বস্থ্য মুভি ধারণ করিয়াছিলেন। কাপ্তপের বোধি শিরিষ বন্দতে। একট ভাষার সীলিঙের বর্ণনা দেখবা হইরাছে

"Cobra with upraised hood sheltering beneath a kneeling suppliant. Between such designs a figure in Yogi attitude or the familiar Buddha attitude seated on a throne or dais."

এবানে kneeling suppliant সম্ভবতঃ সর্পেরই মনুয় বৃতি।

বৌদ্ধ লিলে সর্প বা মাগ সাধারণতঃ মহুষ্য মৃতিতে কলিত, মহুত্ব মৃতির পশ্চাতে সর্গচক্ত। মাগিনীর উপরাধি মারী ও নিয়ার্ধ সর্গৃতি। অবক্ত মহুষ্যমৃতি ছাতা সম্পূর্ণ সর্পর্কৃতিও দেখা যায়। বৌদ্ধর্মে নাগ উপাক্ত নহে, অদৌকিক শক্তির অবিকারী বলিরা সম্মানের পাল। বৌদ্ধুর্বাণে মাগের সাধারণতঃ জলাশয় বা জলের সহিত সম্পর্ক দেখা যায়। মাগ, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধু, ভূপ বা চৈতা, ত্রিশ্ল, চক্ত প্রকৃতি পবিল্ল প্রতীকের উপাসনা করিতেছে দেখা যায়। সাঁচি, ভারহত প্রত্যুক্ত ভূপে নাগের উপাসনার দৃষ্ঠ দেখা যায় না, অমরাবতীর একটি দৃষ্টে ধীর্ঘাক্রমারী ক্ষেক্তমন বাজ্কি একটি মন্দিরে সর্পের উপাসনা করিতেছে দেখা যায় (Fergusson, Pl. XXIV)। সর্পের চক্তের উপর বৃদ্ধ যোগাসনে উপবিষ্ঠ, সর্পান্ধর উপর বিক্তিত পবিল্ল পদ্চিষ্ঠা চক্তের দ্বারা আচ্ছাদন ভ্রিয়াহে দেখা যায়।

সিত্ৰমীৰ শিলে মহ্যাদেহৰাবী মাগ যোগাসমে উপবিষ্ট দেবতাৰ উপাসনা বা অভি কৰিবাৰ দৃষ্ঠ বৌদ্ধ বৰ্মীৰ শিলে মহ্যাদেহৰাৰী মাগেৰ যোগাসমে উপবিষ্ট বুদ মৃতি উপাসনাৰ দৃষ্ঠ শ্বন কৰাইয়া দেৱ। সৰ্গ উপাসনা মহে, সৰ্গকে উপাসকলপে কল্পনা সিত্ৰমেৰ্ন বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধমেৰ্থ দেবা যাৱ। বৈদিক ও ব্ৰাহ্মণ্যমেৰ্ম সৰ্প উপাস্য কথম স্বাধিকাৰে, কথন প্ৰবাস দেবতাদিনের সদী হিসাবে।

সিন্ধ্যে পশু উপাপনা (animal worship) বিশেষ প্রচলিত ছিল এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রথমে গো উপাসনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রসদে ভারতে বলা ভাবতক যে, মোহেঞ্জোলারো, হরাপ্লাও বেল্টীছানের নিদর্শনসমূহের মধ্যে গাভীর মূতি নাই, শুর্ যণ্ডের মৃতি আছে। এই তথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ভাকর্ষণ করা ভাবতক। বাহারা সিমুবর্মের উৎপত্তি পশ্চিম এশিয়াও ভ্রমন্যাসারীয় ভাকল বলেন তাঁহাদের এককনের বক্তব্য এইফ্রপ—

"The sanctity of the cow is foreign to the Rigveda and appears far more suggestive of the religions of Asia Minor, Egypt and Crete than of Indo-European invaders."

ৰংগদে গাভীব পৰিত্ৰভা সম্বন্ধ যে মন্তব্য করা হটরাছে বাবেদের মূল বা অনুবাদের এক পাভা যিনি উণ্টাইরাছেন ভারা বিদ্যালয় প্রেশ মন্তব্য করা অসন্তব। ভারণর এশিরা নাইবর, নিশ্ব ভ জীটেইর বর্ষের সদে লিজুবর্ষের খনিষ্ঠ সম্পর্ক

ছিল একণা বলা হইলেও দেখা ঘাইভেছে বে, কোন গাভীৱ ৰুতি যোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা প্রভৃতি ছাবে পাওরা যার নাই ( সার অরেল টাইন বেল্টীছানে একট পাডীর মৃতি পাইরা-(इन)। **এই সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, যঙ্গুতি** মোহেক্ষো-দারো অপেকা বেলুচীছানেই পাওয়া পিয়াছে বেশী সংখ্যার মাত্র গুট ভিনেক জুপ হটভে। বেল্টীছামের শাহী টুখ, কৃত্ৰী ও ষেহী অঞ্লের ভূপ হইতে দেয় শভাবিক বঙৰ্ভি (humped bull) भाषका निवादक । नाको हैटकद ४० ७ কুলীভে ৬৬ট মূতি একত্ৰ পাওয়া গিয়াছে। এভগুলি মূতি একত্ৰ পাইবার একটা অর্থ আছে। সার অবেল প্রাইনের মতে অর্থ এই যে. ষৰ "was an object of popular reverence, if not of actual worship." অভন ভাহার বভাব্য আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন যে, এই মৃতিভলি সম্ভবত: কোন সম্প্ৰী শক্তির আৰার (representing the creative power ) ৰূপে ক্লিভ দেবতার উদ্বেশ্ত উৎসর্গ করা হইত। ভারপর ভিনি বলিভেছেন যে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যঙ উপাসমার পরিচয় পাওয়া যায় না। স্তরাং শিবের বাহন-অপে যত হিন্দুধর্মে যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ইহার বুলে ্বহিয়াছে সিদ্ধ উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের তামধুৰীয় অধিবাসী-দিবের মধ্যে যও উপাস্থার ক্মপ্রিয়তা। একট যও মৃতির গলায় রঙের দাগ আছে। মার্ণালের মতে টহা মাল্য বাবলত হইত।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বেল্টীয়ানে প্রাপ্ত বে সকল যও মৃতির উপরে উরেশ করা হইল দেগুলি যে উপাস্য ছিল বা ধর্ম অস্ঠানে বাবহৃত হইত এম্বপ প্রমাণের অভাব আছে। যেহেতু শৈববর্মে খাঁড় শিবের বাহনরপে পরিচিত এবং মিশর, পশ্চিম এশিরা প্রভৃতি দেশের প্রাচীম ধর্মে যও উপাসমা প্রচলিত ছিল সেহেতু এই সকল যওম্তির একটা ধর্মীয় ভাংপর্য দেওয়া হইরাছে।

যে ত্রিবন্ধু, যোগাসনে উপবিষ্ট বৃতিটকে শিবের প্রোচ্টোচাইপ বলা হইরাছে ভাছার সিংহাসনের পাশে যে পশুষ্
দেখা যার ভাহার মধ্যে যও নাই। যতের অলুপস্থিতির
কৈফিরতে মার্শাল বলেন যও উপাসনা একট বভর উপাসনা
রূপে সিমুবর্মে প্রচলিত ছিল।

কিছ এই সকল ব্যাখ্যার ছারা সির্বর্মে য় ও উপাসনার অভিত্ব প্রমাণিত হয় না।

ভাটসের বণিত যে পীলটির উল্লেখ করেকবার করা হই-রাছে ভাষাতে ত্রিশ্লসতের নিকটে একট যওকে দঙারমান দেখা যায়! নিকটে একট মহ্যাস্তি দঙারমান। ডাঃ বন্দ্যো-পাধ্যার অহ্যান করিয়াছেন যে, স্তিটির বামহত্তে একট লখা হও ও দক্ষিণ হতে একট অলশান আছে। এইরপ

ৰৱণেৱ মৃতি কভকণ্ডলি প্ৰাচীন মুন্তায় (punch-marked coins ) দেখা যার। ভা: বন্দ্যোপাব্যায়ের মতে সভ্বভ: ইছা শিবের প্রতিমৃতি। সাঁচীর বৌদ্ধ শিক্ষেও কতক্টা এইরূপ মুতি ৰেবা যার। পুতরাং ইছা শৈববৃতি না হইরা বৃদ মুতি इक्ष्या वा वोद्यवर्धित विरमयद्यालक मृक्ति इक्ष्या जान्तर्य नरह । ত্রিশুল দত ও ষ্ডের একত উপছিতি সহকে শৈববর্ষের কথা चाबन कवाहेबा (पश्र, किन्न महन वाचिष्ठ क्हेरन ह्य, विशृत्मव যে সিকুৰৰ্মে কোন ৰমীয় ভাংপৰ্য আছে ভাহার প্রমাণাভাব, बिन्त वा जड कान धकाव जबनावी स्ववृत्ति निकृतिस (एवा याद ना। वदर अकृष्टि गीनिएड हेराक **गांवादन चड** হিলাবে ব্যবহৃত হুইতে দেখা যায়। আর মাত্র ক্রিশুলের সাছিব্য যত উপাসনার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সিজু-बार्य याखद कांन यान बाकिएन यक्ट क खिन निर्वयन कहा হুইতেছে বা ষণ্ড দেবভাকে ভক্তি ভানাইভেছে সিগ্নধর্মের নিদর্শনসমূহ হইতে এইরূপ প্রমাণ পাইবার আশা করা যাইত। এবানে একট পতাকায় যও মূতির উপস্থিতির উল্লেখ করা ষাইতে পারে ( P1.~CX~VI-5,6 )। একট শোভাযাত্রার এই পভাকা বহন করা হইতেছে। এই bull ensignas क्या भारत वना एटेएएए। अटे निवर्गनिक एटेएए मान एक ষ•কে sacred animal মনে করা হইত।

যুলিকৰ্ণ বা একশুল যওকে মাৰ্লাল সিকুৰৰ্মে বিশেষ স্থান দিয়াহেন। যুনিকৰ্ণ বান্তবিক কলিত পণ্ডৱ বৃতি, ইহাকে এক-শৃদ যও বলিয়া বৰ্ণ। করা হইয়াছে। অনেকগুলি সীলে এই মৃতি দেখা যায়। ইহার শৃকের পশ্চাদ্ভাগে আছোদন चारक, शमाय करवकि पात्र अवर मधुर्य माहित छेलत अकृति पर्कत मर्क कार्यक इरेकि शास (परिट्र शास्त्रा यात्र। मार्नारणत মতে ইহা ধুপদানী। তিনি বলেন খুনিকৰ্ণ সীলগুলি কবচ रिनार्य बाबन कवा रहेल अवर मक्षवल: ब्रुभिकर्शव शूका कवा ু **দ্ইভ** ( object of cult worpship ) ! गर्टकर त्वा यात्र (य मन्द्रवेद शांकिटक युगनानी विनद्रा ব্যাখ্যা করিয়া মার্শাল ভারার মতের সোপান প্রস্তুত ক্রিয়াছেন। এই ধুপদানী না হইলে ধুনিকর্ণ মৃতির এই প্ৰকাৰ ব্যাৰ্যা দাছাইতে পাৱে না। একট সীলের (No. 387) मुख रहेर्छ बानीम मछ अकान कविदास्त (य. मध्यण: अध्य বক্ষের উপাসনার সহিত যুনিকর্বের সম্পর্ক ছিল। छेभाननात चारमाहना कारम अ मद्द रमा स्टेर्टर ।

বৃক্ষ উপাসনার সহিত পশুর সম্পর্কের প্রসদ বৌদ্ধ শিবের কথা শারণ করাইরা দের। কারণসনের প্রছে (Pl. xeviii, Decorations on a Pilaster, Amaravati) অনবাবতীর ভূপে একট ভূত্যের চিত্র আছে। ইহাতে একট একপুল পশুর উপর আরচ বস্তুস্তি দেখা যার। এই একপুল পশুকে কেই কেই মুনিকর্ণ বলিরা ব্যাখ্যা করেন।

কভকগুলি সীলে বাইসন, মহিষ, হুতী, ব্যান্ত বুলি দেখা যার। এই বুলিগুলির সমূবে একট পাত্র বুলিত। মার্লালের মতে এই সকল পশুর উপাসনা সিছুবর্মে প্রচলিত ছিল। তিনি পাজের উপস্থিতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন—উপান্ত পশুকে খাল নিবেদন করিবার ব্যবস্থা ছিল ("symbolises food offerings")। মার্লালের অন্ত্যুত এই প্রকারের ব্যাখ্যা প্রবালীর সাহায্যে সিহুবর্মের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিবার কাল নিঃসন্দেহে অভিশয় সহক হুইয়া যায়।

কভকগুলি সীলে দেবা যায় এক বা একাৰিক পণ্ডৱ (मरहद छेभद मञ्दर्धाद मश्रक अथवा (मरहद अर्द्धक भक्त **४** অর্কেক মাতৃষ্টের। দৃষ্টাভখরূপ ছুইট সীলের উল্লেখ করা যায়। अकि जीटन (M. I. C. Pl xii, 18) इंट्या व्यविश्राधी দেবীর উপাসনার দৃষ্ঠ দেবা যায়। এই সীলে মছযোর মুখ-বিশিষ্ট একট ছাগের মৃতি আছে। মার্শালের মতে এট একট ছোটবাট দেবতা ("a protecting local divinity of minor type.")। তিনি ইহাকে বেশোপটেমিয়ার মনুষ্য-মুভবিশিষ্ট সিংহের মৃতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। একট शीरन ( Pl. xiii. 17 ) रहें शास भर्दाक मन्या भर्दाक সিংহ একট মূতি একটা শৃলধারী ব্যাত্তকে আক্রমণ করি-ভেছে। মার্শাল স্থেরীয় প্রাণের ইয়াবনীর সলে ইছার ভুলনা করিয়াছেন, ইহা একট দেবমুভি কিনা আই করিয়া বলেন নাই। একপুদধারী ব্যাদ্র বা সিংছ প্রাচীন বৌদ্ধ শিলে দেশা যায়। একটি হরাপ্লা সীলের (Pl. xii. 12, উद्धिपंत व्यविशेषी (प्रतीत पृष्टि) अक পুঠে ছইট ব্যাত্ত্রতি দেখা যায়। মার্শালের মতে ইছারা বর্মাস্থঠানে অংশ গ্রহণ করিভেছে। ইন্দিয়ান ও উরে প্রাপ্ত নিদর্শনের সঙ্গে ইহার ভুলনা ৰ্টয়াছে। ক্ষেক্ট সীলে (Nos. 31, 494) ভিন**ট** বিভিন্ন পশুর মন্তকবিশিষ্ট বৃতি দেব। যার। ত্রিবক্তা দেবভার भरण पूजना कविश्वा बजा इतेश्वारक देश triads of Zoomorphic deities, ভিন্
 পশুর মন্তক ভিন দন দেবভার। क्रायक मिता इरेके, जिसके वा ठाउके शक्य विकिश व्यवस्था সমাবেশে গঠিত মূভি দেবা যার। ডাঃ ম্যাকে ও মার্শাল উভয়ের মতে এগুলির পুলা করা হইত।

উপরে কলিত বা প্রকৃত পশু সৃতিসহ যে সকল সীলের উল্লেখ করা হইল সেওলি মার্শাল ও অভাভ পণ্ডিতগণ সিলু-ধর্মের বৈশিষ্টোর পরিচায়ক মনে করেন। মার্শালের ব্যাখ্যা হইতে দেখা যার পশুর বাখব সৃতি ও সম্পূর্ণ কলিত সৃতি উভয়ই উপাভ। তাহার ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি ভারতবর্ষে বিভিন্ন আদিবাসী ও অভাভ জাতির বব্যে বিভিন্ন শ্রেমীর পশুর পূলার দৃষ্টান্থের উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও সিলুবর্মের ব্যাখ্যার সম্পর্কে এই সক্ল দৃষ্টাভ অপ্রাস্থিক। কৃতক্তাল সালের

উল্লেখ করা হর নাই, ইহার মধ্যে হরাপার প্রাপ্ত একট ছুইছুখ বিশিষ্ট সিংহের (A two-faced image of lion on a cone shaped pedestal, A. R. A. S. I, Pl. xxvii
(iii)) মুডির উল্লেখ করা বাইডে পারে, এইরূপ সিংহের
ছুডিরুক সীল আরও আহে। বেহীর উপর উপবিষ্ট বিমুধ
সিংহ বিশেষভাবে অশোকের lion capital-এর কবা শ্রবণ
করাইরা দের।

দে বাহা হউক, মহুষোর মুখবিশিপ্ত বাঁড, হাগ প্রভৃতি এবং ছই বা ভভোবিক পশুর ভিন্ন ভিন্ন অকপ্রভাল লইরা গঠিত কলিত পশু এবং ছই বা তিনট মন্তবিশিপ্ত কলিত পশুর বে সকল বুর্তি হলাপাও মোহেকোগালোর সীলগুলিতে কেবা বার ভাহার অহ্বরণ পশুর্তি পভিতগণ ইক্রিয়ান অঞ্চল, এলান, সুনের, বিশর ও আসিরীয়ার প্রাচীন শিলে পাইরাহেন। একখল পভিত মনে ক্রেন এই beast art-এর উৎপত্তি সুনের ও এলান, এই অঞ্চল হইতে ইহা ইউরোপ ও অভ্যন্ত হুইছে পারে। কেহুকেহুবলেন, ইহার উৎপত্তি ভারতবর্ষও হুইতে পারে। একজন পভিত ভারতীর বহাকাব্য ও পুরাণের এবং প্রাচীন ও মধ্যুমীর ভারতীর শিলের গরুড, কিরর, গবর্ষ, মুখাও প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলিভেহেন যে সিমু উপভ্যকার beast art হইতে এই সকলের ক্রমা আসিরাহে। তিনি শিবের গন, প্রমণ প্রস্থাতর উল্লেখ এই প্রস্কুলে করিয়াহেন।

সাঁচী, অনরাবতী, ভারহত, কার্পে প্রতৃতি ছানের প্রাচীন বৌদ্ধ দিলে উপরে উল্লিখিত নোহেকোদারো ও হ্যাপ্রার সীলগুলির অভ্রূপ কলিত ও বাছব পশুন্তির জতাব নাই। কলিত পশুর মূর্তির করেকট দৃষ্টাভ দেওরা যাইতে পারে। হই মন্ডক বিশিষ্ট হাগ, অর্থেক ক্রুর ও অর্থেক সিংহ অর্থেক বংড, বহুবোর মূর্যুক্ত পশুর পৃত্তে আরুচ স্ত্রীসূতি বিংহ, অর্থ ও বণ্ডের সমবারে গটিত কলিত পশুন্তি প্রভৃতি। Beast art-এর যে বারা সিন্ধু উপত্যকার দেখা যার সেই বারা পরবর্তী বুগের ভারতীর শিলে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ শিলের পরিকৃতি ইইরাহে দেখিতে পাওরা যার। বৌদ্ধ শিলের পশুর বাছব ও কলিত বুতি উপাত্ত নহে, সিন্ধু-উপত্যকার নিহর্শনভানিকে উপাত্ত বনে করিবার কোন প্রবাণ পাওরা যার না।

সিম্বর্বে বৃক্ষ উপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল বলা হুইরাছে। এই বৃক্ষপুলার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ সংক্ষেপে বলা যার যে, বৃক্ষের বাজব রূপের উপাসনা হুইত। আবার বৃক্ষের অবিঠানী দেবতা লীও পুরুষরূপে ভূলিত ও পুজিত হুইজেন। বৃক্ষ উপাসনার সক্ষে পশুর বোগ ছিল। সভবতঃ ক্ষেবল অবল বৃক্ষের উপাসনা প্রচলিত ছিল। গুঠাভবরূপ ভ্রেকটি সীলের উল্লেখ করা বাইতেছে।

र्वाष्ट्रांव करवक्षे नीटन वृद्ध्य बाध्य क्रांच्य छेगानवांव

ষ্টাত পাওৱা যাব। ছইট সীলের প্রতি মৃষ্ট আকর্ষণ করিয়া ৰাৰ্ণাল বলিতেৰেন ৰে, এই ছুইটতে বুক্ষ্নের চতুপাৰ্বে (बड़ेनी त्रया बाब, द्यम द्यम वात महर्की चानत्मव রিলিক্ডলিতে। এই বেইনী-মধ্যে ব্রক্ষ কতক্তলি প্রাচীন মুদ্রার দেবিতে পাওরা যার। একক্স পভিতের মতে এই विदेशी-मत्या दक्ष स्टेटल दक्ष ७ टिला ७ एम. द्रत्कव छै९पछि ছইয়াছে। কৃতকণ্ডলি সীলে আর একট বরণ দেবা যার, ছুইট বৃক্ষের মধ্যে মৃত্যু বৃতি। এই মৃত্যু বৃতিকে বৃক্ষের অবিঠানী দেবতা বলা হইরাছে। যোহেঞাদারো সীলে ৰত্বয় বৃতিট হী বৃতি। এই বৃতিট বে দেবী বৃতি ভাহা বুৰা যায় —প্ৰদা নিবেদনের ভদীতে ইহার সন্মুৰে অবস্থিত আর अक्री मक्ष पूर्ण स्टेल । अहे इट्डी पूर्णिय भीति अक जातिए সাভট পুক্ৰষ মৃতি দেবা যাৱ। ইহাদের পরিবানে বাট ঘাগরা ७ वाषात नपा विद्यमी (short kilts and long pigtails)। উপবের লাইলে উপাদকের নিকটে মহুষ্য মুগ-বুক্ত একট ছাব। ছবালা ও মোহেলোদারোতে "ছইট বুক ৰব্যে অবস্থিত মন্থব্য মূৰ্তি" কয়েকট সীলে দেবা যায়। এই মত্ব্য মৃতি পুরুষের। একট টেরা-কোটা প্রিক্রে বৃক্ষেবতার সন্মূৰে জান্ত্ৰ উপৰি উপৰিষ্ঠ ও ছুই হাত সন্মূৰে প্ৰসাৱিত একট উপাদকের মৃতি ও নিকটে একট ছাগ, গলার বালা। বুক্ষের অবিঠাত্রী বেবভার সীলে এই ছাগ বুভির উপস্থিভি হইতে বুক পুৰার সহিত পশুর সংযোগ অভুষান করা হুইরাছে। একট যুনিকর্ণের সীলে **অখ**ণ বৃক্ষে উপস্থিতি হটতে মার্শাল যুমিকর্ণের সহিত অথব বুক উপাস্থার **সংযোগের কথা বলিরাছেন।** 

যে সকল সীল হইতে যুক্ত পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়
সেই সকল সীলের যুক্ত অখব যুক্ত। বেইনী-মব্যে যুক্ত ও
ছই যুক্ত মব্যে অবহিত মহুষ্যা মৃতি—এই ছই প্রকার সীলেই যে
যুক্ত দেবা যায়—উহা অখব যুক্ত। অখব যুক্ত যে সিদ্ধু কাতির
মব্যে অনপ্রির হিল তাহা অখব যুক্ত পূজার ছুইাত এবং সচিত্র
পটারিতে এই যুক্তের শাখা, পাতা প্রভৃতির নল্লার বাহল্য
ছইতে অহুমান করা যায়। সিদ্ধুদ্দেশর চানহুলারো প্রভৃতি
করেকটি স্থানের অপুপ ক্ইতে প্রাপ্ত করেকটি সীলেও অখব যুক্ত
দেবা যায়। সিদ্ধু যুগের অখব পূজা পছরতী ভারতীর বর্ষ্ণ
সমুহের সক্তে সিদ্ধুবর্ষের সংযোগ নির্গরের একটি বড় প্রম।
এই পূজা বত্রান কালে প্রচ্লিত আছে।

ইন্দো-সিধিবাৰ আমলের কতক্তনি মুদ্রার, বিশেষ করিবা বৌষসের (Maues) মুদ্রার বৃক্ষ মধ্যে অবস্থিত শ্রীবৃতি কেবা বার। মার্লাল ভারহত ও সাঁচীর রেলিংগুলিতে
বৃক্ষ আলিকন করিবা অবস্থিত ও ভার্থাকের পঞ্চবান্থনের উপর
ক্থারবান বন্দির বৃতিগুলির সন্দে মোক্স্লোলারো সীলের বৃক্ষ
মধ্যে অবস্থিত শ্রী-মূর্তির সাধুক্তের উরের ক্রিয়াহেন। সিল্ল

যুগের বেইনী-মধ্যে অব'স্থত অখণ বৃক্ষের সানৃষ্ঠ প্রাচীন বৌদ্ধ শিলে পচুর দেখা যায়। অখণ বৃক্ষ সৌতম বুদ্ধের বোধি বৃক্ষ এবং প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ শিলে গুলার প্রতীক হিসাবে ইহার পূজার মুক্তের অভাব নাই। এই প্রসক্ষে উল্লেখ করা যায় যে, সীলটিতে বৃক্ষাবিঠাতী দেবভাকে গ্রী-মৃশিতে দেখা যায়—সেই সীলে খাট খাগরা ও লখা বিস্থনীযুক্ত সাত জন উপাদকের সাক্ষাং পাওয়া যায়। লক্ষা করিতে হইবে যে, ঠিক এই এপ খাট খাগরা পরিহিত মুখ্যা মূতি সাঁচীর শিলে দেখা যায়।

সিদ্ধর্মের যে করেকট বৈ'শস্টোর আলোচনা উপরে কর।
হইল তাহা হটতে এই সকল বৈশিষ্টা সহকে কি সিদ্ধান্তে
আসাস্থ্য দেখা যাউক।

সিমুৰ্বে লিলোপাসনার প্রচলন ছিল যে প্রকার যুক্তির সাহায্যে ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হটখাছে ভাহার বান্তবিক কোন মূল্য নাই। মূক্তি বা প্রমাণ অপেকা অক্সান-মুলক ব্যাৰ্যার সাহায্যে এই ভণ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হটয়াছে। বুতন আবিদ্ধাবের দারা এই তথা প্রতিষ্ঠিত ছইবার মুযোর না পাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধর্মে জিলোপাগনা ছল किया छोड़ा अल्पूर्व मत्मद्देव विषय विषया भवा क'त्र छ इहेरव । कि कि जिम छेभामना मत्मद्व विषय एहेला विश्वान मध्य मानीटलंद वर्राचेरा ए लिक छेपामना ए दिश्टहोंन छेपामना মিলাইয়া সিমুধর্মে শাক্ত মতের প্রচলন সহতে যে ব্যাখ্যা প্রচারত হইয়াছে ভাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। সপ উপাসনা विभिष्ठ याहा वृक्षाञ्च भिक्रवटर्स छाहा क्षिम ना। अर्थटक स्थ ভাবে 'সন্ধ্ৰমে দেখান হট্যাছে ভাহা বৌদ্ধৰ্মের কথা স্মরণ করাটয়া দেয়। এই ভাব ত্রাহ্মণ ও গৃহ প্রের ভাব হইতে ভিন্ন। শতপথ ত্ৰাহ্মণে সৰ্পকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন বলা হটয়াছে। কল্লিভ ও বাস্তব যে সকল পশুকে পিযুৰ্মে च्यूडीन ७ (भौतानिक पृट्ड (प्रचा याद्य अवर छेहापिशटक त्य স্থান দেওয়া হইয়াছে ভাহা বিশেষ ভাবে বৌদ্ধ শিল্পকে স্মরণ করাটমা দেয়। ছরিণ ব্যাদ্র, ছন্তী, মহিষ, বাইসন প্রভূতকে পিন্ধর্মে যে বাভবিক পবিত বলিয়া মনে করা হইত তাহার প্ৰমাণাভাব। যে সকল যৰ মৃতি পাৰয়া 'পয়াছে ভাহা হইতে ষ্ঠ উপাসনার প্রচলন ছিল মনে করা যায় না, কিছ ষ্ঠ পুজিত না ছইলেও যে ষ্ডচিহ্নিত পতাকার উল্লেখ করা ছইয়াছে ভাছা হইতে মনে করা যাত্র যে, ইছাকে পবিত্র বা sacred বলিয়া মনে করা হইত। পশু উপাসনা বাশুবিক পক্ষে সিদ্ধব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা সম্ভেছ, কতকগুলি বাভব ও কল্পিড পশুকে পবিত্র মনে করা হইত। অমুঠানের দুখে ইহাদের উপস্থিতির অভ ব্যাধা। করা যায় না। পশু উপাসরা ও কোন কোন পশুকে পৰিত্ৰ মনে করা এক ভিনিস নতে। সিন্ধুৰ্মে বৃক্ষ উপাসনার প্রচলন ছিল। বৃক্ষ উপাসনার যে সকল নিদৰ্শন পাওয়া পিয়াছে ভাছা বৌহৰৰ্মের কথা বিশেষ **फार्टि चर्चन कराहेबा (एव ।** 

এ পর্যান্ত দেখা গিয়াছে যে সিক্ শিলের নির্দানসমূহ

হটতে সিক্রমের যে সকল বৈশিষ্টা ছিল ব'লয়া নিশ্চিত
প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা রক্ষ উপাসনা, সিয়্বরে কলিত ও
বাত্তব পত, সর্প প্রভৃতির স্থান, সেই সকল বৈশিষ্টা বিশেষ
ক'রয়া বীর্বর্ম ও প্রাচীন বৌর্ধ শিলের অপ্রমণ বৈশিষ্টোর
কথা খবন করাইয়া দেয়। সংশৃত তব্ ভাব বা আই'ডয়ায়
নহে, শলে এই ভাব প্রকাশের ভলীর স'হতও সাদৃত্ত দেবা
যায় সিক্ উপত্যকায় .east art-এর সতে মেশোপটে'য়য়া,
মিশর, ঈ কয়ান অকসের beast art-এর যতটুক্ সাদৃত্ত
দেবা যায় তদপেক অনেক বেশী সাদৃশা লক্ষিত হয় গৃর্ধ
তৃতীয় বা 'ছতীয় শতাকার ও পরবতীকালের বৌর্ধ শিলের
সলে।

এবন সিমুকাতির ব্যবস্থাত এবং সাধারণে পরিচিত কভক-ভাল প্রতাকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল প্রতাক পদা, বভিকা, চঞ (Wirel and disc), ভভ (obensk), কিশুল।

त्यारहरक्षापाद्या ७ ह्यायात्र अत्नक्षांन श्रीका श्रीक পাওয়া গিয়াছে। কভক্ত'ল পভিকা সালে দেব: যায় রেখা-श्रांलद (गर्थ मृक्वादी मुख। (वन्धीशास्त्र (क्ष छेप)काद কতকভাল চিত্রিত পাত্রে দেখা যায় খণ্ডিকার নক্সা। চক্র (wheel) চিত্রিত পাত্রের উপর নক্সা হিসাবে এবং করেকট जीटल (पर्य) यास । (सं(१८छाजाटना, (नल्)ीहार्नित अतलाहे **কেলার খং কাদাল ও**ুপ প্রভৃতি হইতে ক্তক্ণলৈ নিগশ্ন পাওমা গিয়াছে যাহাকে সেলার ডিড ( Solar dis ) ব'লয়া वर्गना क्या क्षेट्राहि । नाश्चित क्षेत्रभ निकर्मन खदर अश्चकात् ৰিদৰ্শন ( স'ত ও দশট বাল্যুক্ত চ ∞ ) পাওয়া সিহাছে। দ● वा ७७ (obelisk) वालका वर्तना कता रहेकार्छ अहेकल निष्मान (প্রস্তারের) হরাপ্লায় পাওয়া গিয়াছে। যে ছণ্ট সীলিঙে ক্রিশুল প্রতীক দেব। যায় ভাষার উল্লেখ ই ভপূর্বে করা ছই-ষাছে। পাত্রের উপর নক্ষা হিদাবেও ক্রিশুল চিহ্ন কাবছার করা হইষাছে। পলু সাধারণতঃ পাঙ্কের উপর নক্সা ছিদাবে বাবহার করা হইয়াছে। সিদ্ধু দেশের বুক্রে প্য চিহুযুক্ত ১ইটি প্ল্যাক পাৰ্যা গিয়াছে, ইহা প্রবভীকালের বলিয়ামনে করা হয়।

বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ধর্মে এই সকল পরিচিত প্রতীকের উৎপত্তি ও বাবহার এবং তাহার ই'তহাস চিত্তাকর্মক। কিছ এই ইতিহাস আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। এই সকল প্রতীকের প্রসদে ছইট কথার উল্লেখ করা আবস্তুক। প্রথমতঃ, নিদ্ধর্মে এই সকল প্রতীকের বাবহার সম্ভূম্ব ও সভোষজনক আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। বিতীয়তঃ, এই সকল প্রতীক ভারতবর্ষীয় ধর্মসমূহে অত্যন্ত প্রিচিত হইলেও এইগুলির উৎপত্তি ও ব্যবহারের প্রসারের মূলে

ভারতহর্বের কৃতিত্ব কৃতবানি ভাষা সঠক নির্বারণ করিবার উপায় নাট, যদিও ভারতবর্বে এইগুলি ব্যবহ'রের প্রশালীর মধ্যে ভাষার মিশ্রর এডট বারা আছে। এই সকল প্রভীকের অনেকগুল প্রাচীন বর্ষসমূহের সাবারণ সম্পণ্ডি।

লক্ষ্য করিতে হটবে যে 'সন্মুগ্র হটতে বভ্যান কাল পর্যন্ত এই সকল প্রতীক্তকে পবিত্র চিহ্ন বলিয়া গণা করা হটতেছে। আর একট লক্ষা ক'রবার বিষয় এই সকল প্রতীক ক্ষারতীয় অভাত বর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ বর্মেই বিশেষ প্রাধানা চাত করিয়াছে। হটটি প্রতীক, তিশুল ও চক্র, বৌষধর্মে উপালা। টহার মধ্যে কতকগুলি প্রচিশন মুলার স্থান পাই— যাছে। কাংকটি বৈদিক ধর্মে স্থান পাইয়াছে। হিন্দ্রমে স্বাধানি প্রিত্র প্রতীক।

এই সকল প্রতীকের অর্থ সহছে মততেদ বিশেষ নাই যদিও এই আলি ব্যবহারের বারার পরিবর্তম হুইরাছে। এই কারণে নিমুধ্যের পরিবয়ক্তাপক অস্থাক বিদর্শন অপেকা এই সকল প্রতীকের বাবহারে তাত্তমুগ হুইতে ব্যতমানকাল পর্বস্থ আরতীর বার্বি বারাবাহিকতার স্বাপেকা অবিক নির্ভর্বোগ্য প্রমাণ পাওরা যার।

₹

সিম্বর্য দহতে যে আলোচনা করেকট প্রবাদ্ধ করা ছইরাতে ভালাভে সিজুবর্ম প্রীদেবভার উপাসনা এবং ক্রিক্ত্রু যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষ দেবভার উপাসনা সহতে সার ক্রমানালের প্রচারিভ ও পভিত সমাকে গৃহীত মতবাদের হর্বলার পতি দৃষ্ট আকর্ষণ করা হুইরাতে এবং প্রসংভঃ সিজুবর্মের উপর পশ্চিম এশ্বার প্রাচীন বর্মের প্রচার সমালোচনা ভরা হুইরাতে। অবক্তম সিজুব মর অক ক্ষেত্রট বৈশিশ্ব বা বিভিন্ন উপাসনার প্রচলন সহতে যে সকল বাাব্যা দেওয়া হুইয়াতে ভালার সংক্রিপ্রার দেওয়া হুইয়াতে।

সীমাবৰ উত্তেজ সাইয়া সিমুব্যের আলোচনা আবস্ত করা হট্যালিল, এই আলোচনা শেষ হটল। এই উত্তেজ বিল যাহা সিমুব্যের মিদর্শন ব'লহা বাাবা! করা হট্যালে, ভাহা হটতে সমুব্যের কতা পার্চম পার্চম পার্চম বার ভাহা পরীকা ক'ব্যা দেবা। প্রীক্ষর কলে এই ব্যের যে পার্চম পার্চম যায় ভাষা আলম্পুর। মুভন আবিভাবের ঘারা নুখন ভ্যা পার্চ্য পার্চম পার্চ্য ব্যালাহা (লালে এই অসম্পূর্ণ) মূর কর্য সন্তব হটবে।

সিদ্ধুংৰ সগতে কোন নুজন মতবাদ এচার করা এই আলোচনার সংঘাতে টকেবের অদ বিদ্যান নিছুলাতির মধ্যে কাভি সংখিত্রৰ সম্বাহ্য আলোচনা লেখ ভূটলে এ সম্বাহ্য ক্রিকট চলিত করিবার অংসর পার্ডবা যাইবে।

चारताव्यात चात अन्त्र केरचना विम । तिवृश्य त्रश्य

ख्या त्रश्यम् वर्षशास्य व्यवस्थि व्यवस्थितः । व्यवस्थितः व्यवस्थितः । माशंदरा मिक्रुयार्मे (य हिंद भारता यात्र (महे हिंद विक्रड मुक्रेक्शी स्टेट्ड (मविवाद (श्रद्धन) व्याप्तिवादर हेप्रेटवाश्रीय श्राव्छ সমাজ ও ভাছাবের অভ্নামী এবেশীর প'ভতগবের ব্যাব্যা ষ্টতে। এই ভাষাকারণৰ কোন বিজ্ঞানসম্বত প্রমাণ উপত্তিত মা করিয়া সিকুবর্মের উৎপত্তির মূলে বৈদেশিক ধর্মের প্রভাবের কৰা প্ৰচাৰ ক'বয়াছেন। প্ৰবৰ্তী ভাৰতীৱ ধৰ্মনমূহেৰ সহিত मिक्रार्थित हा नक्त मानुष दनशे यात तारे नर मानुः वत नक्ष बुना विठात कतिए के बारा वा अक्य एहेबाट्य । विश्ववर्यत বৰ বৈশিষ্ট্য সিদ্ধুণৰ্ম হটতে আসিৱাছে এই সাধারণ বিষয়ট ्य अक्षे बहाबुना बाविकात अरे कादन केत्न्विक इरेबारक, यनित अहेन्नम मानुष्ठ बाका चित्र महत्व छ बाजाविक वााभाव बादर बंडेक्य जानुष्ठ मा बाकारे चान्द्रशित क्या स्रेख। এই সাধারণ বিষয়টির উপর অসাধারণ গুরুত্ব আংরোপ क्विवाद श्राम (य जिल्लाम विश्ववाद जाना जात विश्ववे नर्ग, **ब्लियुवर्धित ज्ञानकवानि (य ज्ञानकिश्वत वर्ध क्रेट्ड पृश्रीड कारा क्षां। यह काषकादश्य महत्य मदल प्र** ष्रेष्ठ खडे ष्रेश्वाद्यन (य यृद्ध डांशावा डांशायव कवित्र आक्-देव एक ७ विष्यु वा छेवब-देव एक बूटनब मत्या मश्द्यान दणवाहेवाब (७४) कविशासन मनावर्जी देव प्रक मुनक्क खेबलानिव धावा অতি এম করিয়া। সিমু কাভি সম্বন্ধে আলোচনার কালে এই विषय है वृत्ति वांत (हड़े। कदा एहें (व ।

এই খালোচনা শেষ করিবার পূর্বে নির্বর্মের সভিত পরবর্তী ভারতীয় বর্মন্যুহের সাদৃভার প্রকৃত মুদা বিচার করিতে ব্যাব্যাকারগণের অভ্যবতা সহায় যে উক্তি করা হটরাতে ভাহার পুমরার উল্লেব করা হটভেছে।

প্রকৃত কৰা এই বে, এই দকল সাৰ্ভ হইতে কিছুমান প্রমাণ হয় না বে, সিমুবর্ষের প্রধান বৈ শইজেলি প্রাকৃ-আর্থ বা বৈধিক মুগের । শিলুবর্ষ যে কাকৃ-আর মুগের ভাষা যেকলা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাতে আতে দেই সকল প্রমাণের হারা প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই; সে সকল প্রমাণ ব্যবহার না কার্যা যে কারণেই হউক এই অধ্যান মাত্র করা হইয়াতে যে, পিছুবর্ম প্রাকৃ-আর্থ মুগের । সিমুবর্ষের পরিচায়ক নিবর্শনসমূহ হুইতে আর্থ বা প্রাকৃ-আর্থ প্রমাণ করি সকল নিদর্শন হুইতে এই কর্ম উঠে যে, সমুবর্ষের সহিত বৈধিক বর্ষের সালুক্তর অভাব না বাক্তিলের বৌরবর্ষ ( এবং কৈন্বর্ষের ) সহিত এবং সিমুক্ বনীর শিল্পের সহিত বৌরবর্ষীর শিল্পের যে ব্নিট্র সার্জ দেশ যার ভাহার কারণ কি প্

্লিছুবর্ষের যে দকল বৈশিষ্টাকে প্রাক্তনার্য মূলের বলা হুইবারে, বঙা যোগসাবনা, হৃষ্ণানা, সপপুনা, পতপুনা, জ্লাদেবভার পুলা এবং অনেকথাল প্রভীকের ব্যবহার, ভাষা বৈধিক ও আন্দ্রাবর্ষের হেবা যার। বৈষিক আর্থন কি জাদাদের ধর্মের এই সকল বৈশিষ্টা প্রাকৃ-আর্থ মূপের সিম্মুকাভির নিকট পাট্যা'ছলেন ? যদি ভাত্টে পাট্যা থাকেন ভাত্ ইটলে সিম্মুম্ম কেন, বৈদিক আর্থিনিগের ধর্মের ব'বো আনা প্রাকৃ-আর্থ মূপের বলিভে হয়।

इक्पूबा, मर्प्या, मल्या, स्वीक्पूबा ७ (व'नमायना वा बानियान (बोद्धवार्ष (प्रवा यात्र अवर हेवा वित्यवृत्त লকা করিতে হটবে যে, দিলুলের এট সকল উপাদনার बीजि व छारत क्षकान कवा क्षेत्राह्य जाहात महिज तोद-भिष्य क्षेत्र प्रकृत हैनाममाव ही 'छ श्रकान कविवाद छन्दे व विश्वतकत मिल (एवं। यातः। भत्रवर्णी मूर्शत (वीद्यवर्श्व ছীৰেবজার উপাদমা পরিবর্তিত হবে স্থাম পাটয়াছে : যোগ-সাৰণার উল্লেখ কথেনে পাওয়া যায় : পরিবভিত ও বিভাহিত क्रां ७ मार्निक वर्गवान् हेक् छेन्सिय् (वर्ष यास द्वीद-बार्य विवाधानमारकत भन्न। विमादि हेना अवीन वान विकास कृतिशारमः बाक्ष्मान्य देशा शाम चाक छ। भित्र-ब्राजित क्षा के क क क बार का का ( wheel and disc ) देव जिल किशाका(कर यहा भाग भाग्याहर । हक, किमून, खब शक् छ वोधवार्य प्रवित्र कृतित (प्रवा याद्य: बाध्यनावार्य अहे मक्स প্রতাকের কতকথলি বিভিন্ন দেবতার লহিত যুক্ত ছটয়াছে,. क्जक्शम माममा फिल्बा पृशील श्रेशा । अव प्रिय-जैटन क्लपात ७ वटनर् अवह वटायमान मन्यायुक्ति (वर्षा यात: जीकीत त्योव 'नत्य अहेबन मन्याम्डित अटन मान রহিয়াছে। পভাকাসহ শোভাষাত্রা সাঁচী, অমরাবভী প্ৰভূতির প্ৰাচীন বৌদ্ধ শিলে বহু আছে। এই সকল পভাকার মধ্যে অৰ্চক্ত ও নক্ত চিহ্নিভ (stars and crescent, Fergusson, Pl. XL), ভিশুল চিণ্ডিত পতাকা প্ৰভূতি দুই হয়। সিকুখণের একট সীলে (three-sided faience prism pl. cxvi, M. J. C. ), চাঞ্চ পভাঞা বছৰ क्विया अक्षे (भाजायाया हिमदाद्य । द्रमाश्रमाय हम अहे প্ৰসংখ বলিভেৰেন.—

"The temptation to connect the Mauryan and Sunga tree and pillar cults (with animal standards) with the tree and pillar cults of the chalcolithic period in the Indus Valley is irresistible."

সিদ্ধর্থের সভিত বৌদ্ধর্থের সংস্কৃতির যে দবল দৃষ্টাভের উল্লেখ করা চটল ভালা বিশ্বয়কর মনে হয়। বৈদিক বর্থের সভিত শিল্পুর্থের সান্ত সাহিত্যিক প্রমানের সংল্ড শেলুরে কানিছে পারা যার কিন্তু বৌদ্ধর্থের সভিত সান্ত প্রভুত্যান্ত প্রমানের সাহার কান্ত বৌদ্ধর্থের সভিত সান্ত প্রভুত্যান্ত প্রমানের সাহার কান্ত বাহার কান্ত আবিভাবের কলে কান্য সভব হইরাছে। যোগাসনে উপবিষ্ট দেবস্থিত, ইটট বন্ধের মধ্যে অর্থ বন্ধ, মধ্যামুন্ত্রক পশু, ছইট বা ভভোত্যিক পশুর অব্যব্যর সম্বায়ে স্কিত ক্ষিত পদ্ধ, এক শৃংবারী পশু, চক ও তিশ্ল, পলা, সভিক ও ভলা, বাটো দ্বরণ ও ললা বিশ্বনীযুক্ত উপাসক, পতাকাস্ক শোভাযারা,—এত কলি দ্বিত সান্ত আক্ষিক বা অকারণে হওৱা সন্ধ্র নছে। স্মৃত্রাং অক্ষণন কান্ত হয় যে ভাবেই ইউক বৌহ ও কৈনহর্মে নিপ্রথমের প্রভাব স্কালভোবে পভিয়াছে।

বৌদ্ধ ভ কৈনবৰ্মের উৎপত্তি পূর্ব-ভারতে; উচ্ছ বর্মই
বৈলিক ক্রিয়াকাক ও ব্রাহ্মণাধর্মের প্রতিবন্ধী ও বিবাহী,
উত্তর বর্মেই ঔপনিষ্যাকিক চিছাবারার প্রভাব বিশেষভাবে
পভিয়াছে। বৈলিক ক্রিয়াকাক ও ব্রাহ্মণাবর্মের বিক্রমে
পশ্চম ভারতীয় প্রতিক্রিয়া রূপ পাইয়াছে নারায়ণীর বর্মে বা
ভক্তি বর্মে।

যদি সিক্ধর্যের ধারা বৌদধর্যে (ও বৈনধ:ম) বিশেষ ভাবে রক্ষিত হটয়া থাকে ভালা হটলে কি এটয়ণ অভ্যান করিতে হটবে যে, হাছাদের মধ্যে বৌদধর্মের আধির্ভাব হুইয়াছিল উাল্যরাই সিকুলাভির সাকাৎ বাতিনিবি ?

# नान्-वानी

শ্ৰীয়ে 'গেশচন্দ্ৰ মজুমনার ( "সো ধনি পিৰ্কী সহক স্বাধী"— বাৰীয় অস্বাদ)

সহক শোভার বে সাধাল নিকেরে ভাহারে বছ থানি। জীবন বে হার রাধা হ'ল দার ছরা লও যোরে টানি। যে বেশ আমার প্রির বালে ভাল সে বেশে সেকেছি আমি। পথ চাহি যোৱ দিন যায় চলে
প্রিয়ের মিলমকারা।
এবম আখারে লছ ভূবি লছ
নিজেরে কহিছু দান—
এ বিপদে ভন প্রাধনা মোর
আবুল হয়েছে প্রাব।

## পাদ্রী লঙ ও আমাদের জাতীয়তা

প্রত্যোগেশচন্দ্র বাগল

শ্নীল বাঁলতে সোমার বালালা করলে এবার ছারেবার, অসমতে ছরিশ ম'লো লডের ছ'লো কারাগার।

প্রভার এবার প্রাণ বাঁচানো ভার॥"
বাংলার ভাতীয় ইতিহাসে ১৮৬১ সনটি বিশেষ মারণীয়।
ভাতাচারী নীলকরগণ ইহার পূর্বে বংগর দর্বজনসমক্ষে ভাগদত্ত
ও পর্যাদভ হটয়াও শেষ বাবের মাত নিতীহ বাঙালার নিকট
ভীয় বাঁরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল। 'হিন্দু পেট্রেট' সম্পাদক
নীলচাষীর বন্ধু হ'রশ্চক মুখোপাব্যাধের বিক্রাধে মানহানির
ভাতিযোগে নীলকরেরা ভাগালতে মামলা দায়ের করিল।



পানী জেন্দ লঙ

হরিশ্বন্ধ ইহার কোনরপ নিজ্ঞতি হইবার পুরুই ১৮৬১ সমের ১৪ট জুন ইহবার ভাগে ক'রলেন নীসচাধীর আর একজন প্রথম পান্তী সভ নীসকর সমাজের কোপে পভিষা এই বংসর জুলাই মাসে কারারড হইলেন। প্রভার এই চুর্দিনে ভাহার ছংগ ও বেহনার কবা সইয়া 'বীরাজ' যে সদীভ রচনা করিয়াছিলেন, উল্লেখিত পঙ্কি কয়ট তাহার আরছেই আছে। এই ধারাক আর কেহই নন, 'নীলদর্পণ' নাটক-প্রণেডা দানবঙ্গু মিত্র। দানবুজু 'নীলদর্পণ' নাটক লিখিয়া উহিন নাম সার্থক করিছা গিয়াছেন। আমরা এখানে পালী লঙের ভারত-'হতৈষ্ণামূলক কার্যাকলাপ, কারাবরণ এবং তাহার ফলে আমাদের জাতীয়তা কতবানি অম্প্রেরণা লাভ করে গে বিষয়ে কি'গুং আলোচনা করিব।

Q

পান্ত্রী লভের পুরা নাম কেম্স লঙ। তিনি ১৮১৪ সনে विकाटि क्याधर्ग करतन। किट्मारत कि⊵कान जिनि ৱাশিয়ায় কাটান। লঙ বহু ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি নয়টি ভাষা কানিতেন এই বুপ প্র'সন্ধি আছে। ছাকিলে বংসর বয়ুদে ১৮৪০ স্থে বিশতের চার্চ মিশ্বরী সোগাইটর পাঞ্জীরূপে जिन क अका जाव आत्राम क दिन । अहे , मांभारे हैं । ठार्क खब ইংস্কের অধীন ছল ক'লকাভ'র আসিয়া ভিনি সোস ইটির মির্জ্জাপুরস্ত ক্ষুলের কার্যাভার গ্রহণ করেন। এখানে কিছুকাল থাকিবার পর কলিকাভার দক্ষিণে ঠাকুরপুরুর নামক প্রায়ে ত্বিত হন। এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার 'মলনরী কাৰ্য্য ও অন্সেবা আধিত হয়। তিনি এখান হইতে মফল্লে বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করিতেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্ভির বৈষয় ভাবিতেন। যে সব ভেলার নীলচায় হইত সে সব স্থলেও তাঁহার যাতায়াত ছিল। মীলচায়ী প্রকাদের আর্থিক দাসত্ব হইতে মৃক্তি দিতে না পারিলে নৈতিক, মানসিক কোন-প্রকার উন্নভিই যে সভব নয় তাঁহার মনে ক্রমণ: এই বিশ্বাস করে।

কিছ উছিব কর্মকেত্র বিল ভিন্ন রক্ষের। লঙ কলিকাতার পদার্থন করিষাই উছিব পূর্ববর্তী কেরী, ইবেট্স,
পীয়ার্গপ্রের বিখ্যাত পান্তীদের হার ভাষা শিক্ষার মন দিলেন।
ভিনি করেক বংসরের মবোই বাংলা ভাষা এমন স্করন্ত্রপে
ভাষত কাররাহিলেন যে, ১৮৫০ সনে 'সূত্যার্থব' নামে একখানি বাংলা মাসিকপত্র সম্পাদন করিতে ভারত করেন।
ভিনি প্রেষণা-কার্যেও রত হইরাহিলেন। এদেশে চার্চ ভব ইংলভের ভবীন বিভিন্ন পান্তী সম্পাদরের বর্ত্তন প্রচার ও ভনহিতকর্মক কার্যাকলাপ এবং প্রব্রেক্ট প্রতিন্তিত শিক্ষাকরাদি সম্ভব প্রেমণা করিয়া ১৮৪৮ সনে

Hand-Book of Bengal Missions, etc. নামে
একখানি পুত্রক প্রকাশ করেন। সে ব্রের সামাজিক
ইতিহাসের পক্ষে এখানি ভ্র্না, যদিও ভ্রতাত্তি ইহাতেও কিছু কিছু বহিবা নিবাছে। গবেষণাঁথিবতা লওকে জ্বমণ:
বাংলা সাহিতোর তংকালীন অবছা নির্ণয়ে উছুছ করে।
এই কার্য্যে তিনি গবর্ণমেন্টের নিক্ট হুইতে প্রথমে কোনরপ
অর্থসাহাব্য পান নাই, নিজ দায়িছেই ইছা করিতে ত্রুরু
করেন। পরে ইছাতে গবর্ণমেন্টের ত্বিবা হুইতেছে দেখিবা
তাহাবাও তাহাকে নানারপ উংগাহ দিতে লাগিলেন।

9

লঙ বাংলা ভাষায় বুংপছিলাভের পর ক্রিভিয়ান স্থল-বুক সোসাইটির সলে যুক্ত হন। ভান**াকুলার লিটারেচার সোসাইটির** भक्ष भक्ष धर्व कदान ১৮৫७ भना । धरे (भागारे है ১৮৫১ সনে কয়েক অন পদত্ব ইংরেজ ও বাঙালী কর্ত্তক ভাপিত হয়। তখন ইহার নাম ছিল ভার্নাকুলার ট্রান্স্লেশন ক্মিট বা 'অমু-वापक भगाक'। भट्राप वारलाश हेश 'चल्रवापक मगाक' नाट्यहे পরিচিত হইতে থাকে। ভাল ভাল ইংরেঞী বই হইতে সাধারণ পাঠোপযোগী পুছকসমূহ উপযুক্ত লেখকদের দিয়া বাংলায় ভাষাভবিত করিয়া প্রকাশ করা ছিল এই সমাজের कार्या । प्रथमिक दाह्वस्थलाल भित्र, कवि दक्लाल वास्त्राभावास প্রভৃতি অমুবাদক সমাজের আরুকল্যে ইংরেজী পুত্রক অনু-वारमध कांत्र लग्नेशाबिरलम : वारकसमारलद 'विविवार्य प्रश्चक्' নামে মাসিক পাত্রকাও এই সমাক্ষের আদুক্ল্যে প্রকাশিত হুইয়াছল। লঙ উপরোক্ত ছুইটি সোগাইটি বা সমাজের সলে খুক্ত হটয়া বাংলা ভাষার সেবায় অবিক্তর মনোযোগী ভিনি নিজেই ব'লয়াছেন.---

"My peculiar position in Calcutta has brought memore in contact with the native press than other Missionaries, and this has led me as a member of the Christian School Book and Vernacular Literature Societies, to compile three volumes in Bengali of Selections which I made from the native press. I have also had to examine various Bengali manuscripts, and to edit works."\*

অবাং, 'ৰভাভ পাঞ্জীদের অপেকা দেশীর সংবাদপত্রসর্হের সকে পরিচয় লাভের আমার অবিকতর সুযোগ ঘটে।
ক্রিশ্চিয়াম ছ্ল-বৃক এবং ভাম বিক্লার লিটারেচার দোগাইটির
সম্ভারণে বাংলা সংবাদপত্র হুইতে তিন বঙ সঙ্গলন-পুভকা
বাহির করিতে সমর্থ হই। অভাভ বাংলা পুভক্রের পাণ্ড্ লিপি
পরীকা এবং প্রস্থাদি সংশোধন ও সম্পাদনও আমাকে করিয়া
দিতে হইত।'

লঙ বিলিমীরাস ট্র্যান্ট সোলাইট, জিল্ডিরান ট্র্যান্ট সোলাইট প্রছাতরও সম্বন্ধ ছিলেন এবং এইভত্বমূলক বাংলা পুত্তক-পুতিকা বচনার উহাদের সাহায্য করিতেন। ১৮৫২ সলে 'এছাবলী'



রাজা রাধাকান্ত দেব

নামে লঙের এক্থানি পুডক প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ভংগরতা দেখিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্টও শীরই এতংসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে লঙের সাহায্য গ্রহণে অঞ্জর হইলেন। ১৮৫৫ প্রীপ্তানে ভংকালীন ছোটলাট স্থার ফ্রেডারিক হালিডের নির্দেশে লঙ-সংকলিত Return of Authors and Translators of Vernacular Literature নামীয় বাংলা ভাষায় গ্রহকার এবং অন্থবাদক্ষের বিবরণ সম্বালত এক্থানি পুডক লাট শত শত বৃদ্ধিত হয়। লঙ ঐ বংসরেই চৌম্ব শত পৃতক-পৃত্তিকার যে একটি বিভূত ভালিকা-পুডক (Classified 'ataiogue of 1,400 Bengali Books and Tracts) প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্ট ভাষারও ভিন্ন শত শত করিয়াছিলেন। ইহাতে পুডক মুম্বণের শর্চা উটিয়া যায়। লঙ ১৮৫৯ সনে দেশীয় সংবাদপত্রের যে 'রিটার্ণ' বা বিবরণী প্রস্তুত করেন ভাষারও পাচ শত শত গবর্ণমেণ্ট ক্রম্ব করিয়াছিলেন।

লঙ অভ তাবেও বাংলা তাষা ও সাহিত্যের প্রচাবে বিশেষ সহায়তা করেন। ওত্তায়েন মিথের সম্পাদনায় এবং কবি রহুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতার ১৮৫৬ সনে 'এডুকেশন গেছেট' নামে একথানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। ইহার ভঙ্ক গ্রব্যমেটের নিক্ট হইতে অবসাহায্য সংগ্রহে লডের সহায়তা উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৫-৫৬ সম্

<sup>\*</sup> The Calcutta Christian Observer, August 1831. লঙ্কের ২০শে জুন (১৮৬১) ভারিখের বিবৃতি হইতে উদ্ধৃত।

<sup>ा &#</sup>x27;'' 'मःवाप-मात्र'

6

य'रमा प्रावित्यात प्रत्य श्राबीय ७ दिमार्टित कईनक विष्माप्त भक्तिक अभाक अवर अष्माप्त । भक्तिक अस्त्रिमा स्व भविष्य प्रहे।हेटल निया अकड़ वार्शित्व स्ट किस्ट्र करायक বিপদে পভিলেন এই কথাই এখন বলিব। বিভিন্ন অঞ্চল **प**दिखर्गक रत किथि वांश्मा (म्हानंद महित सम्माबांश्टर्गंद पृद्दकथा প্ৰভাক ক'< থাছেন, বাংলা সাহিত্যের মাৰামে একটড বাঙালীর মনোভাবও তিনি সমাক অবগত ছিলেন। নীল-চাষীদের হর্মশার বিষয়ত ভিনি জানিভেন বলিয়াছি। প্রসিদ্ধ माहीकात में मनक शिटहत भीलवर्गम माहिक ১२७१ नवाटकत আ'ব্ৰ মাসে (১৮৬০ (সপ্টেশ্ব) ঢাকা হটতে প্ৰকাশিত হয়। নথীয়া জেলার অভগত গুৱাতলীর মিত্র-পরিবার মীলকর-दर्ख विरमध्यात्व विद्यालिक स्व क्रिकेट क्रियांकिरम् । अहे भ'रवार्क (क्ष कृषिश 'बीलपर्यन' बाहेक इंडिए। 'बीलपर्यन' क्षकात्मत किक्रकाल शूर्व इंड (जह बारलात्मत्म भीनाशिता वंत्रका शिष्टका करता। जनन बहे चारकांत्रम अवन जानक ও বিসদৃশ আকার বারণ করে যে, বাংলা গ্রণমেন্ট একটি নীল ক্ষিপন ব্যাটয়া এ সমূত্ৰে অনুসৰ্ধন ক্রাইতে বাধ্য হন। भवन्यार एउ ति (भट्केरी वी कर्ग मिन्न क्षेत्र क প্রেদিডেউ বা সভাপতি ছিলেন। নীলকরদের কীতিকলাপ আহুত সাক্ষাদের বিশেষতঃ নীলচাষীদের সাক্ষ্যে প্রকাশ क्षेत्र। १८७ । लक्ष्य **এ**ই क्षिण्यन्त जन्मत्य जाका प्रशासितन । ক্ষিদ্যের কার্যা লেষ হইবার অব্যব্ধিত পরেই বীলদ্প্র' श्रकाशिक स्रेम ।

লঙের হাতেও একধানা 'মীলমর্পন' যধারীতি আদিল। এত-বিম ইংরেজী পুডক-পৃত্তিকা ও খারকলিপি মারকত এক পঞ্চের কথাই লোকে বিশেষ করিয়া শুনিয়া আদিয়াছেন। মীলকর नमाक जाशास्त्र नमार्जाठकरणत विकर्ष कि अकात वित्रण जाव भाषण करत जाश जाश्रास्त्र द्वाता अकाणिक के अठातिक Brahmins and Pariahs পृष्किमाते एवंग जिलाहा। किंद्र नोजकत्वत शिंक वकीय नमारकत मर्गाणाव वारणा नाह्रिका के शुक्कवांगित विश्वत्य परमण्यानीस्व सक्तत्व चामवात के हेशत चक्रवारणत विश्वत किंद्रा किंद्रा किंद्रावित्य । नोठेन-कात्रक अकावकू विरागत । भोजकत्वन केशता विकर्षक केळ পृष्किकात विरश्वास्त्र विश्वतिका। जाइत निकर्णक केळ पृष्किकात विरश्वास्त्र विश्वतिका। जाइत नाह्य व 'वस्त्र चामाण किंद्रचा हरदाको नौजनव्यत्व चक्रवाय कर्वात चक्रक्रवा चित्र प्रकार अवित्रणात किंद्रचाय क्ष्याय कर्वात चक्रक्रवा चित्र महिलान । नोठेन-कात व जिलाहमन, काह्य क्ष्याय क्ष्यारम अवर कानर्गाठरत अवक्रम समीरक द्वाता वेशत चक्रवाय क्षारम हत्र अवर गीठ गठ चेठ द्याणाहेत्रा रवन्न चालित्य स्थाव हत्र ।

'बीमप्रभाव'त देश्याको अञ्चलक श्रकामित एटेटन बीमक्त ममाक खबर हेरांव ममर्क 'हर्मियान' छ '(वन्न स्वक्ता' कीयन कारत (क्शिया केर्रित (ब्रायाक श्रायका इहेबानिय रिक्रा वारमा कृषिकां व हरदाकी चन्नवारम विम त्य. काशावा হাজার টাকার বিনিময়ে নিরীহ প্রজাবলকে অভ্যাচারী নীল-कदरमद सां ज में निश्च मिश्चार्यम । नुकरकद सरमा नौन इरदरमद चलाहात-चनाहारतद क्या ल हिनहें, (कान कान मीनकरवद त्यम जारकरवत सानीत मानित्देरहेत नरक चार्कातक पनिकेश ख फाराव काम बास-सकारास्य शक्ति चाविकाराया कवाल देशिविक হয়। নীলকর সমাক এবং প্রিকার্য প্রথমে এই অপুরাদ-পুত্তকের বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। বিলাতে বিশিষ্ট विनिद्ये (मणा ७ भार्ता(मणे महत्त्वत निकृष्टे वाश्मात अवन्यातित निमयान्त पुक्र क्रेबा शुक्रक्यानि (श्रीविक्र क्रेस । वारमाव वाश्टिक क्वाबाख क्वाबाख व्हें शाठीत्वा एस । ১৮৬১ সনের মে মাসে লাভোর ছইতে একবও ইংবেলী মীলম্বর কলিকাতার নীলকর সমাকের মুখপাত্র 'ল্যাণ্ডোল্ডার্স' এও क्यानियाल अर्गानियमय चव विक्रम देखिया व मार्कियोड নিকট প্রেরিভ হয়। মাত্র ভবন ভাহার। এবং ভাহাদের পক্ষীয় সংবাদণত্তর এ পুভক্বামির ক্বা আমিতে পারে। এরপ भक्षभाष्ट्रभक यावहाविकत शृक्षक दारमा अवर्गस्य केत केन-(बाहत बुक एरेबा (कन (बाहिज एरेबा(ए जाहात काहन चन्न-मधान कविषा नवन्याक्षेत्र निक्षे आमिर्यन्यान्य छत्रक পত্রও প্রেরিভ হটল । বিটন-কার ইভিপুরেই বাংলা প্র-মেন্টের পক্ষে ভারতীয় আইন-সভার সম্প্রপদে বত ছওয়ায় हे. बहेट. माजिरहेन (मटक्रहोदी च्हेशबिस्मन। जिनि ১৮৬১. ७वा कृष छातिरवेत भरत बरे मर्स्य क्यांग मिरमम, भूकक-वानि मानशनिकत नरहः खवानि हाडेनारहेत क्रिकांका

क्विवत मध्यमन पर्क 'नीमपर्ग-प'त हैः(त्रमा असूबार क्वितः) एन ।

হটতে অনুপরি তকালে উচ্চার বিধা অনুষ্ঠিতে এইএপ করা হটরাছে। তিনি ব'কার করেন যে, অনবধানতা বা জন-বলভঃট সংক্রেণ্ডর শীল্যোত্র ব্যবস্তুত হটরাছে এবং এক্স উচ্চারা ংক্তি।

चर् भव माध्य विकास मुखियाकार्डिय कोचमारी বিভাগে যামহানির যামলা আমিবার বল ভোচভোড় হুকু क्य। अल्लाजित्यच्याचन भएक हेकान (जाइक्ट्रीनी क्रेडेलियम (अप्रांतिक कार्श्वम अवर मरवामणअवस्थत शक्क 'हेरलिमशाम'-সম্পাধক ওয়ালটার ত্রেট আদালতে মামলায় বাদীবপে क्षे प्रश्टमन । के जिस्दा मह निक रक्षा प्रवित्त अक्षे में प् विद्वि ১৮৬১, २०८म स्म छात्रित भाषाद्वत्व मिक्के छैप-স্থাপিত ক্রিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কর তিনি कि कि करिशास्त्र जाना हैनाएं अवित्यय वर्गिज क्षेत्रास । छैनदा हेश व्हेट किंद्र किंद्र जब जिल्ला केंद्र विद्यास्त । अहे विद्विष्टि छिमि बरमम (व. समनाबादावद सिंग्सि अवर मस्याकार वृतिहरू कृष्टेल वारला नुष्ठक-नृष्टिका अ मरवीव-পত্রের মর্ক্স লকাবের পোচরীভত ছওয়া আবস্ত । তিনি বেসরকারীভাবে এই কার্যা দীর্বকাল করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পরামর্থে তংকালীন ছোটলাট ভার ফ্রেডারিক হালিছে बरे देरका बक्कन 'किरेशकेंद्र' निर्क क्रिएकं देक्छ स्वेदा दिलम् किन वर्षक छात्र असूराटा छात्रछ-नवर्गरको देशाया करन वाकी वस नाहे।

সঙ এই প্রদক্ষ বার একট বিষয় বাংশ উল্লেখ করিয়াছেন ভাষার বিশের গুরুরপূর্ব। বিশ্বাত মুস্স্থান-নেভা ভার বৈরম্ব আহ্বাক্তবেদ বিস্থানিকেন, ভারভবর্ষীর আইন-সভার দেশীর সম্ভ বাজিলে সিপাফী বিজ্ঞোহ আছে। ঘটত কিনা সন্দেহ। তিনি একবা হারা ইহাই বুরাইতে চাহিরাছিলেন বে, দেশীর লোভেরাই দেশবাসীর মনোভাব আমিতেন। ভাহারা ভৃত্ত্ব-শক্তে ভাহারের শাস্ব-শক্তি এবং অম্পাধার্থের উপর



काली धनव निःह

ভাষার প্রভিত্তিয়ার কথা আবে ফ্টভেট বুরাইয়া বলিভে এবং हेरांत कमाकन-जन्दर टारायित जलक कतिन विटल जनम । कढ वट्सम् कर्कुनक (प्रमणाशीय भण्पूर्ग कळ प्रकार प्रस्मेख चनभारादावदे यानाकार का'नशं अवशे डीशामद भाक সম্ভৱপর হয় নাট। ভিনি যখন ১৮৫০ সৰে দিলীয় অ'ল-र्ग'नए देर् नृष्टकत चर्द्यत प्रति प्रति अधिन चर्ने वृतिष भाविष्ठाविद्यान मुमलभावद्यव मन नवर्ग्य एक छ नव क छवानि विविधे करेंबा केंद्रिशाका विद्यावाति अविविक्र करेंबाव नाम जक्त के लखन (बन अक्षेत्र वाज (बननाहरस्य क्रिय चर्लका । অৰচ কপ্তপক এখেশবাসীর মনোভাব কামিবার কল ভাষ্টের রচিত পুত্তক কি প'এক। কিছুই পড়া আবশ্বক বোধ ক'রতেন मा । मह राज्य, वां लारमण चयुवन चवश्व मनुबीय । कर्छ-भक्कीद्वता खाद मक्टलहे वांरला कार्यात गुक्क वा भरवावभट्यत बाद बादवन मा । चवह बाढामी चम्माबाद्धवित श्रामद श'ए-প্ৰকৃতি আনিবার ও বুৰিবার পক্ষে ইহা পাঠ করা একাছ चांबंडक। बारमात भील-चक्त्रश्च लट्ड (य (य-(कान विन ভীৰণ অনৰ্থ ঘটতে পাৱে ভাৰা কয়ধন অৱগভ আছেন ? এই नक्न कांबर्त कह वर्णम्---

"I solemnly declare that I know nothing more important for the future security of Europeans in India and the welfare of the country, than that all classes of Europeans should watch the barometer of the Native mind. I feel strongly that peace founded

on the contentment of the native population is essential to the welfare of India, and that it is folly to shut cur eyes to the warnings the Native press may give."

লঙ এখানে দুঢ়ভার সহিত বলিভেছেন যে, ভারভবর্ষে रेफेटवार्यश्रम्ब कावी निवारका अवर कावकवानीएव कलान-ছুইয়ের পঞ্চেই আর কোন বিষয় এতথানি প্রয়োজনীয় নছে. যতবানি প্রয়োজনীয় সকল শ্রেণীর ইউরোপীয়ের এদেশবাসীর मरमद चवष्टा जक्दक जमाक अमिकिवकाल बाका। चन-সাধারণের সম্প্রীবিধান না করিতে পারিলে তাহাদের উন্নতির চেষ্টাই বুখা। দেশীর ভাষার সংবাদপত্তে এবং পুগুক-পুগুকার কি লেখা হয় তংগথৰে অঞ্জ থাকার মত নিৰ্বাহিতা আর कि हरे रहेए भारत मा।

मरঙद विद्वां याशास्त्र छेट्डर अवष्. त्मरे रेखेरदाशीश সমাব্দের মনে ইহার কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। ভবে হিন্দু সমাৰের পক হইতে রাজা রাধাকান্ত দেব, রমানাথ ঠাৰুর প্রমুধ সাভচলিশ ক্ল নেতৃত্বানীয় ব্যক্তি লঙকে এক-ৰানি পৰা লিৰিয়া ভাহার প্রভ্যেকট উক্তির সমর্থন করিলেন এবং নীলদর্পণে যে তাহাদের স্বদেশবাসীর মনের কথাই পুষ্ঠ-ক্লপে ব্যক্ত ছইয়াছে তাহার কথাও বলিলেন। প্রবানি विरम्भ अक्ष्यूर्व विवास अवार्त एवह छेवृष १३ल,--

To the Reverend J. Loi.g.

attention the Statement, which you have lately published, explanatory of your connection with the Nil Darpan, a work of fiction, illustrative of the feelings of the people of Bengal, on the subject of Indigo Planting, as carried on in this part of the country.

The part which you have for years together taken in the advancement of Vernacular Literature and in the dissemination of the views and feelings of the Natives on topics of administration and social provement, as reflected through the medium of the Vernacular press, has justly entitled you to the gratitude of all classes of the native community, notwithstanding the difference of religious sentiment between you and them; and we believe the cause of good government has been not a little furthered by your industrious application in bringing those sentiments and feelings to the knowledge of the governing authorities, and the local European public.

Constituted, as the British Indian Government is, it is needless for us to dwell on the importance of consulting in matters of legislation and administration, native opinion and native feelings expressed in whatever form and through what medium soever, but we beg leave to state that we fully endorse your opinion that "peace founded on the contentment of the native population is essential to the welfare of India, and that i, is folly to shut our eyes to the warnings the native press may give."

We are persuaded, Sir, that the part you have

taken in carrying through the press the translation of the Nil Darpan has been in perfect accordance with your cherished convictions as to the importance of enlightening the European mind here on the contents of the Vernacular Press, and we have therefore observed with pain and sorrow the bitter personal controversy in the newspapers to which your laudable efforts in this direction have given rise.

That the Nd Darpan is a genuine expression of Native feeling on the subject of Indigo Planting we can with confidence certify. We are aware that there are passages in the original put into the mouths of females and others, which may grate on the ears of men of cultivated taste, but such passages only express the thoughts and ideas current in the order of society painted in the work. If, however, an occasional indelicacy of expression should be a reason for the suppression of a work of fiction, we fear the most ancient and the best classics of our land, which are so justly valued all the world over, would remain sealed from public view; and judged by the same standard, there are not a few of the master-pieces of European genius, both ancient and modern, which would suffer from the ordeal. We, however, apprehend that the open censure with which your effort has been visited is simply the result of an interested and factious opposition.

We have deemed it due to put you in possession Su,---We, the undersigned, have perused with of this expression of our opinion in this important question, in the belief that it may be the means of correcting the wrong impression which we have been sorry to find entertained, viz., that the native community do not consider the Nil Darpan as an embodiment of popular feeling, and that they do not appreciate the motives which actuated you to bring its contents to the knowledge of the European public. Nothing could be more mistaken than this, and we do sincerely trust and hope that this letter will remove the misapprehension so much to be lamented.

We have the honour to be, Sir, Your most obedient servants, Radhakanta, Raja Bahadoor (Sd.)Raja Kali Krishna Bahadoor Raja Narendra Krishna Babu Rumanath Tagore

and forty-three more principal Natives of Calcutta.

কিন্তু ইহাতেও স্বাৰ্থ-সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয়দের মনে কোনৱপ ভাবাছর ঘটন মা। ভাহারা সুপ্রিমকোর্টের কৌমদারী বিভাগে লঙের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা পরিচালনা করিতেই বছপরিকর হইল।

क्षिवर्षि । विष्ठार शिष्ठ जात बर्धाने श्रह्मात्रत ब्रह्मार्थ মামলা রুজু হইল। এ সহতে আর কিছু বলিবার পুর্বে আর अकृष्ठे विषयुक्त अवीरन केरबर कर्ता परकार । देशराक्त क

বাঙালীদের মবোকার প্রীভিপূর্ব সম্পর্ক এই সময় প্রায় লোপ
ছইয়া বায় । সিপাছী বিদ্রোহ্নের কলে উভরের মনোভাবে
আক্র্যা পরিবর্জন ঘটে । ভারতবাসীদের এবং সরকারী
বেসরকারী প্রায় সকল প্রেণীর ইংরেজের মবোই শাসকশাসিতের সম্পর্ক ছইয়া ই।ভার, আর প্রতি পরেই ইছার
প্রমাণও পাওয়া বাইতে থাকে । প্রপ্রিমকোটের বিচারপভিদের
মবোও এই বারণ। বলবং ছয় ৷ ইংরেজ বাঙালী উভরের
ভাতিবৈরিভা অর্থাং জাতের ভিজিতে পরম্পরের বিরোধী
মনোভাব ম্পাই ছইয়া উঠে ৷ এই কারণে যে সব ইংরেজ
বাঙালীদের পক্ষ লইভেন বা ভাছাদের ছইয়া ছটা কথা
বলিতেন ভাছাদের উপরও সম্প্রদার হিসাবে ভাছারা বড়াহন্ড
ছইজ ৷ লঙের বিচারকালে গ্রাহার প্রভি বিচারপভি ভার
মর্ভান্ট ওরেলসের মনোভাব প্রকাশ ছইয়া পড়ে এবং বাঙালীদের উপর ভিনি যে সকল কটুক্তি বর্ষণ করেন ভাছাতেই ইছা
প্রাণিভ ছয় ।

সার মর্চাক ওবেলসের এজলালে ১৮৬১, ১৯শে ও ২০শে জুলাই লভের বিচার হইল। সাক্ষীসাবুদের কেরা, উতর পক্ষের উকীলের সওয়ালকবাব, ওবেলসের বক্তৃতা এবং জুরিদের মত প্রধান—সকলই এই ছই দিনের মব্যে শেষ হইলা গেল। লঙ কৌরদারী আইনে দওনীর আগামী; কাকেই জাহাকে জুরিদের মত প্রদানের পূর্বে মুব বুলিতেই দেওয়া হইল না। জুরিদের মব্যে একজন বাতীত সকলেই ছিলেন ইংরেজ, ভারতীর ছিলেন—কলিকাতার বিব্যাত পাশী বাবসায়ী ও লাভা ক্রমনী কাওয়াকীর জোঠ পুত্র মানকনী ক্রমনী। লভের বিক্রমে ছইট অভিযোগ—(১) 'ইংলিশম্যান' ও 'বেলল হ্রকরা'র সম্পাদকদের মানহানি এবং (২) মীলক্র সভ্যানের মানহানি। জুরিরা পুত্রকামি মানহানিকর বলিয়া ছইট অভিযোগেই লঙকে দোষী সাবাত্ত করিলেন।

লভের উন্সালের অহবোবে ওয়েলদের রার দান ঐ দিনের
মত ছগিত থাকে। পরবর্তী ২১শে জুলাই 'ফুল বেকে'
বিচাবের কথা হয়। ২৪শে জুলাই প্রধান বিচারপতি সার
বার্নেল পীকক এবং সার মর্ডাণ্ট ওয়েলস ছই জনে লঙের
বিচাবের জভ বিচারালনে বলিলেন। লঙকে এই দিন উছার
বজ্ঞবা বলিতে অভ্যাতী 'নীলদর্শনে'র ইংরেজী অহ্যান
প্রকাশির ভারণসমূহ বর্ণনা করিলেন। তিনি ইছাতে বলেন
বে, কতক্তলি সৈত ছারাই ভারতবর্বে ইংরেজের নিরাপভা
রজা করা ঘাইবে না, যেনন পারা যার নাই অব্লিয়ান সৈত
ছারা ইটালীতে অব্লিরানদের নিরাপভা রজা করা। তিনি

"Was it not my duty as a clergyman to help the good cause of peace, by showing that great work of peace in India could be best secured by the content-

ment of the native population, obtainable only by listening to their complaints as made known by the native press and by other channels? I pass over French views in the East, but I say Forcarmed is forewarned: and even at the expense of wounding their feelings in order to secure their safety, I wish to see the attention of my countrymen directed to this important subject."

লঙ এবানেও পূর্ব কবারই পুনরায়তি করিলেন। জনসাবারণের মনে সজােষ বিধান করিতে হইলে, দেলভাষা
অর্থাং বাংলার পুতক-পুঁতকা সংবাদপত্র প্রভৃতিতে যে সমুদর
অভিযোগের উল্লেখ বাকে তংপ্রতি সন্ধাপ থাকা এবং ভাষা
নিরাকরণে সচেই হওয়া একার আবস্তক। আগে হইতেই
ইংরেলবের সতর্ক হওয়া উচিত। লঙ সাহেব বলেন, ভারতবর্বে
লাভিয়াপন এবং স্বদেশবাদীদের নিল্ল কর্তব্যে উদ্ধৃত করিতে
সিয়া তিনি যদি কাষারও মনে অংশাত দিয়াও বাকেন ভাষাতে
তিনি হংবিত নন। প্রধান বিচারপতি পাকক লঙকে সমুদর
বিরতিষ্ঠ পাঠ করিতে দেন নাই। পীকক্ এক সময় সবর্ণমেন্টের
বিরুত্তে সভিয়াহেন, কিছ সিপাহী বিদ্যোহের পরে উছোর
মত লোকের সমস্ত ভারতবাসীদের প্রতি বিরুপ্ত হিন্ত

"My conscience convicts me, however, of no moral offence, or of any offence deserving the language used in the charge to the jury. But I dread the effects of this precedent. This work being a libel, then the exposure of any social cvil, of caste, of polygamy, Kulin Brahminism, of the opium trade, and of any other evils which are supported by the interests of classes of men, may be treated as libels too, and thus the great work of moral, social and religious reformation may be checked."

এই ২৪শে জুলাই ভারিবেই লভের বিচার-প্রক্রমর পরিসমান্তি ঘটল। বিচারপতি ওবেল্সের বিচারে লঙ ছইটি অভিযোগেই দোষী সাব্যক্ত ছইলেন। উচ্চার এক মাস কারাদও এবং এক হাকার টাকা অবিমানা হইল। বিচারক বলিলেন, অবিমানা অধাদারে কারাবাদকাল আরও লবিত ছইবে।

٩

লঙের বিরুদ্ধে খেতাল সমাজের আন্দোলনে এবং বিচারকালে ব'ঙালীদের মধ্যে তীবণ চাকলা উপরিত হইল।
আলালত-তবনে বহু পণ্যমান্য বাঙালী অব লইমা সমন করেন।
উদ্বেশ্য যদি করিমানা বম্ন তবে তংকণাং তাহা দিয়া দিবার
ক্ষতা বিচারের রার খোষিত হইলেই কালীপ্রসর সংহ করিমানার টাকা আলালতে কমা দিলেন। পাইকণাভার রাজা
প্রতাপচক্র সিংহ লঙের মোকহমার যাবতীর ব্যর বহন করেন।
এইমুশ বিচার-প্রহ্মদের কলে বাঙালীরা বে অত্যক্ত বিক্তুর

ষ্টাল ভাষা বলাই বাহলা। বিশেষতঃ বিচারপতি ওয়েল্ল বিচারকালে বাঙালা আভির উপরে যে কটু কৈ বর্ষণ করেন ভাষাতেও বদীর সমান্ধ বিশেষ বিচালত হটরা উঠিল। লঙের কারাবরণে ভাষারা বুলিতে পারিল জাভিবৈ রভা খেতাল সম্প্রদারকে পাটয়া বসিয়াছে। ইহার প্রকোপ হটতে আত্মরকা করিতে হটলে বাঙালালিগকেও সংহত ও ঐকাবর হটতে হটবে। ভাষারের মন্ত্রপ্র সহকারে ঐকাবর হটবার একটি প্রধাণও এট সময় পাওয়া গেল। ভাষা হটল—বিচারপাত ওয়েল্লের বিরুদ্ধে আন্দোলন। শোভাবাকার রাজবাসিতে রাজা রাধাকান্ধ দেবের সভাপতিত্বে ওয়েল্লের কটু কির প্রতিবাদে একটি জনসভার অভিবেশন হটল। এটকপ সমবেত প্রতিবাদের কল সম্বন্ধে ১৪ট এলিল ১৮৬২ ভারিবের বিরোধকাশালাণ লেবেন—

শলভ সাহেবের বিচারকালে সর মৃত্যি ওয়েল্স যাবতীয় বাভালিকে গালি দিয়াছিলেন ব'লয়। এত্তেশীয় সমুদার প্রবান লোক একএ হটয়া সভা বালারে রাজা রাবাকাছ দেবের বাসিতে এক সভা করিয়া মর্ভান্ট ওয়েল্সের হঃখভাবের বিষয় ষ্টেট সেফেটারির গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদন পত্রে থাকর করেন। বিশেষ আক্রেরার বিষয় এই, আবেদন পত্র থাকর করেন। বিশেষ আক্রেরার বিষয় এই, আবেদন পত্র থাকর ইয়া থাকরার্থ প্রায় এক মাস চত্তিকে প্রেরিভ হয়, ইং'লশমান ও হংকরা সম্পাদক এক বতের জয় ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এয়প একভা হইয়াছিল যে, ভবাপি কেছ এক বঙা দেন নাই। সর চার্লস উভ আবেদনের উত্তরদানকালে মর্ভান্ট ওয়েল্সকে সাববান করিয়া দিলেন।"

ষঠ দশকের প্রারম্ভেই লভের করিবরণে তথা বাঙালী আতির অবধাননার আমাদের ভাতীয়কা বিশেষ প্রেরণালাভ করিয়াভিল। হোদশীপুরে মননী রাজনারায়ণ বসুর হাদেশিক সভাসমি'ত, কলিকাভার প্রাশ্বনাশের বর্ত্তাপ্ত ভারত-পরিক্রমা, নবগোণাল নিত্র প্রভিত্তিত ছিন্দুমেলা এবং শিশিরকুমার খেখের সম্পাদনার বনোহরের অন্বত বাজার হটতে প্রকাশিত 'অন্বত বাজার পতিকা' বাঙালী মনের মবভাত ভাতীয় ভাববারণাকে পরিপুই ও বর্ত্তিত করিয়া ভোলে।

পরবর্তী জীবনও ভারভবাসীর হিভাবেই ৰভিবাহিত হয়। 3265 সৰে বিলাভে গ্ৰম বদেশ্যাত্রার প্রাক্তালে কালীপ্রসর সিংহের विद्यारमञ्ज्ञि मण श्रीवादक अधिविक्षण कृतिशाहिद्यम । ১৮৬২ গন হটতে ১৮৬৬ সন পৰ্যাত্ত লঙ বিলাতে কাটান। ইহার পর ডিনি পুনরায় বছদেশে আগমন করিয়া একাদিক্রয়ে ছয় বংগর এখানে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি শিকা ও वाश्मा माहिएछात ठकीशह विटम्स छाटव मिश्र हिल्म। এড'মের বিখ্যাত এডুকেশন রিপোর্টের একট সংক্ষিপ্ত সংস্করণ भाषी मह कर्डक १৮७৮ मह्न क्षकाभिष्ठ **रहेन। स्वीमह**स तत्काभावादः अवर दक्काम वत्काभावात्ददः महाद्रजाद (वचै-विद्वनी श्रीव वय काकांत श्रीवाच प्रश्वक, प्रश्कनम ७ चमुराम क्विस् किम वर्ष स्वाक्तरम ১৮৮৮, ১৮৬১ এবং ১৮१२ मत्व क'नकाण। कून-वृक (मामावेष्ठ ७ छार्शाक्नांत निकेट्विहात সোসাইটর আমুকুল্যে তিনি প্রকাশ করেন। প্রবাদ-পৃত্তকর भारतांक वंक अकारमंत्र चवावहिल भारतहे मध जारहव वकारमं **जात्र क**ित्रक्षम । ১৮৭२ मन्दर २১८म मार्क जादिए 'अबुज বাজার পঞ্জিকা' লিবেন্---

শ্বামাদের দেশের পরমবস্থ লং সাছেব অন্য ভারভবর্ষ ভ্যাগ করিলেন ।···ভিনি ত্রিশ বংসর এখানে ছিলেন এবং ইহার প্রভি মৃত্রুর্য ভিনি কেবল ভারতের দীনহীন সভানগণের ছংবে ছংবিত হট্যা কাটাইয়াছেন ।"

লঙ সাহ্বে বিলাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও বাংলা তায়'ও
সাহিত্যের চর্চার রত ছিলেন। তিনি ট্রাবৃনার ওরিভেটাল
সিরিজের জল একবানি বাংলা প্রবাদ-পুত্তক লিবিয়াছিলেন।
লঙ ১৮৮৭ সনের ২৩শে মার্চ ইহবাম ত্যাস করেন। তিনি
ভীবনের সর্কোংকুট্ট সময় ভারতবর্বে কাটাইয়াছিলেন। পাঞ্জীরূপে আসিয়া ভ্রসাছরে হিন্দুদের মব্যে শ্রীইবর্ত্তের আলো
বিলাইয়া অল দশ কনের মত তিনি হক্তব্য সমাবা করিতে
পারিতেন। কিছ ভাহাতেই ভাহার কার্য্য নিবদ্ধ রহে নাই।
বাংলার প্রজাতুলের ছ:ব-দৈল মোচন করিতেই ভাহার
বিপুল শ'ক্র বিনিয়ার করিয়াছিলেন। বাঙালী কাতির ভিনি
এক্ষম অক্রবিষ বছুছিলেন।



### পতঙ্গ

### **बी पृथी महत्य** ভট্টाहार्या

প্রথম বাজার করিয়। কিরিয়াছেন এমনি সময় লাবোগ। সাহেব আসিয়। কহিলেন—শচীনবার, আনি আপনার শরণাপয়।

শচীনবাৰু কহিলেন, যে দিনকাল ভাতে ভ ভয় হয়।

---ना मा, चाशनांत चत्र कि १

—ভূতের ভয় ভ ? সকল ভারগায়ই ভাবে--

ৰামুদ হোলেন কিছুক্দ শহরের কথা আলাপ করিয়া মন্তব্য করিলেন, শুব্ শুব্ দাদাধা করে লাভ কি ? বিটিশ শাসন কি এমনি ঠুনকো যে ছটো শোভাষাত্রা বা নিটং করে ভাকে ভালা যায় ?

--- ভাজে হাঁ।, বিশেষতঃ ভাপনাদের মত একনিষ্ঠ কলী বাক্তে সেটা আর এমন কঠিন কি।

ষামূদ হোসেন আত্মপ্রসাদের সব্দে অনেকক্ষণ হাসিলেন।
অবশেষে আসল প্রভাব করিলেন, মেরেটা নাইনে পড়ছে,
কিছ একটু কাঁচা। হালায়ার ও আর পড়ান্তনো হবে না,
আপ'ন যদি একটু দেখতেন—

मठीमरायू जरक्टल कहिलम, खामात जमत (मह---

--- (क्न १ अव्याद अवस् अहे चन्डाबाटन १

ওই একটু যা বিশ্রাষ, তা না হ'লে যাত্ম বাঁচে কি করে ? —ংহাক্ না, করেকটা বাদ ত ? তা হাড়া শিক্ষ তো আরও আহেন, কিছ মেয়ের কেদ আপনার কাহেই পড়বে—

-(F# ?

—কি কামি ? তার বারণা আপনি হাড়া উপর্ক্ত শিক্কই নেই। আপনাকে এবা করে, কাকেই আপনার কাহে শিক্ষা নেবে। চারোগা হলেও এটুকু বুবি, তা হাড়া একমাত্র মেয়ে—

শচীনবার চিন্তা করিভেছিলেন। দারোগা সাহেব কহিলেন, যথাসাধ্য দেব, কুঞ্চি টাকা। আপনি আর অনত করবেন না।

শচীনবারু বলিলেন, আছো, একটা ভালে। দিন দেবে আরম্ভ করা যাবে।

ৰামুদ হোসেন বুৰী হইয়াই চলিয়া গেলেন।

বৃহক্ষতিবারে শচীনবাবু নবতম ছাত্রীকে পড়াইতে দাঁরোগা সাহেবের বাতীতে উপস্থিত হুটলেন। দারোগা সাহেব মেরেকে ভাষার সামনে আনিয়া বলিলেন—এই আমার মেরে, রিজিয়া। অফ ইংরেকি হুটোতেই কাঁচা, কিছ অংপনি একটু মন দিয়ে পড়ালে একটা জলারনিপ পেতেও পারে।

পিতার প্রস্থানের পর রিজিয়া প্রপান করিয়। কহিল,
আপনি ভাষাকে পভাতে রাজী হবেব ভাবি নি।

শচীমবাৰু প্ৰথম বিবিত হইলেন প্ৰণামে, দ্বিতীয়তঃ তাহার এমনি বছৰ সাবলীল কথার। তিনি হানিরা কহিলেন, কেন ?

---- একে ত কোৰায়প্ত গিয়ে পঢ়ান না, বিশেষতঃ মেছেদের-তাই। আমাদের তৈরি চা খাবেন কি, নিয়ে আগব ?

শচীনবাৰু আসাদের কথাট। একা করিয়াছিলেন, তাই বলিলেন—খাট, তবে প্রয়োজন নেই। তোমার যদি খাওয়াবার প্রয়োজন বাকে আনতে পার—-

বিশিষ। মুহুর্জে চা ও বিষ্ট লইয়া কিবিল। শচীনবাবু চা পান কবিতে কবিতে লক্ষা কবিলেন, মেয়েট সভাই স্থানী। বিশেষা হাসিয়া ক'হল, আমাদের স্থানে মেয়েবা বলে কি কানেন, আপনি যদি আমাদের সপ্তাহে অন্তঃ হুটো দিনও পঢ়াতেন—

আৰি এমন কি পড়াট, ভোষার দিদিয়ণিরা ত বেশ পড়াম—

—নাঃ, ছেলেরা আমাদের চেরে কভ বেশী আমে। এমন সব কথা বলেয়া ভূমি মি। আমাকে কিছু নোট লিখিয়ে দিতে হবে—-

ভাষাকে পরীকা করিবার ক্ষম একটু অম্বাদ করিছে
দিলেন, এবং কয়েকটা অহ বৃধে মুখেই কবিতে দিলেন।
কিছ রিকিয়া কেমন যেন অক্যনত হটয়া পড়িয়াছিল, অহ
ক্ষিবার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না। শ্চীনবাধু ভাষা
কক্য করিবাছিলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, অহ হচ্ছে ?

--- হবে সার।

কিন্তু আৰু ছইল না। বিভিন্ন উচ্চার মুবের পানে চাহিয়া আছে দেবিয়া শচীনবাবু প্রর কবিলেন, কিছু বলবে আমাকে ?

বিশিষা একটু ইতৰত: কবিষা কহিল, পুলিসের মেরে বলে কি কামান্তের বিশাস কবেন না ?

—কেন করব না। আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কেন ? রি:জরা কহিল, প্রয়োজন আছে। বিশ্বাস করবেন, আমি আপনার কথায় সব করতে পারব। শচীনবারু চিন্তাবিত হটয়া ফিরিসেন।

ছই এক সপ্তাহ চলিয়া সেল, শহরের অবস্থা শাল, যকগলে কিছু কিছু ধ্বংসধূলক কাজ চলিতেছে—অর্থাং কোবাও পোষ্ট আপিস পোঢ়ানো হইডেছে, টেলিগ্রাকের ভার কাটা চলি-ভেছে; কোবাও কোবাও শোভাষাত্রা পরিচালনা লইয়া পুলিসের সহিত সংঘর্ব বাবিভেছে। শচীনবাবুর বুবাতে বাকি वरिन मा--- मरदाव विश्वतमिक विक्रित स्टेश आदि स्कारेश पश्चित्तरस--- ভारावरे करन रेख्यक: विकित और जनन परेश।

সভার সলে অনেক দিন দেখা নাই, কোথায় কেমন আছে তাহাও শচীনবাবু আনেন না। ছুল বুলিয়া গিরাছে, তাল ছেলেমেরেরা রীতিমত ছুল করিতেছে, করেকট নান ছাত্র বাঁপাইরা পভিয়াছে বিপ্লব-ব'হুতে, তাহারা ছুলে আলে না—শহরের জীবনযাত্রা চলে ঠিক যেননট চলিত। মাছ ছব আলে, বিজ্ঞান হর, উজিল বোভারগণ কোটে যান, হাকিন বিচার করেন—বেকাররা সারাদিন আজ্ঞা দেয়। পথের যেখানটা সভাদের রক্তে রাঙা হুইয়াছিল সেখানে কেছ শমকিরা ইাড়ার না, আপন মনে চলিরা যার। তাহাদের পারের ভলার ধুলার মিলিরা থাকে রক্তের দাগ। শহরবাসী হয়ত বীরে বীরে ভূলিয়া যাইবে এ কুদ্র কাহিনী…

শচীনবাৰু মূলে গিয়া একবানা পত্ত পাইলেয—সভা দেবা করিতে অস্বোৰ কানাইয়াছে। আৰু রাত্তে গে শহরের কোনও এক ছানে আগিবে। শচীনবার্কে কানাইয়াছে তিনি বেডাইয়া কিরিবার পথে সভাার পরে পারের কাছে ছুইবার টর্চের আলো পড়িলে আলো-নিক্ষেপকারীর সঙ্গে তিনি যেন চলিয়া আসেন, তাহা হুইলেই দেবা হুইবে।

বৈকালে শচীনবাবু একধানা বই ছাতে করির। বাছির ছইতেছিলেন। নিত্যকার সদী রমণীবাবু, প্রেনবাবু, ছরেনবাবু প্রভৃত অভাত শিক্ষগণ সলে ছিলেন। একটা পুলের নিকটে পর পর ছই বার টর্ফের আলো তাঁহাদের সমূবে পড়িল। শচীনবাবু বিহার নিলেন— যাই পড়াতে ছবে—

সদীদের নিকট বিদার লইবা শচীনবার আলোর রেবা অক্সরণ করিবা চাললেন—কিছুক্দণ চলিয়া বুবিলেন ছেলেট আনলা। গত বংসর পাস করিবা সিরাছে। ফ্রন্ত পা চালাইরা আনলের সদ বরিলেন এবং তাহার পিছন পিছন শহরের এক ভাক্তারের বাড়ীতে চুকিলেন—ভিতরবাড়ী অতিক্রম করিবা শেষে রায়াঘরের মারবাদ দিয়া তাহার পিছনে ছোট একটা কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রায়াঘরে একট ব্যায়সী নারী উত্থে কট সেঁকিভেছিলেন, একট ভক্ষ বধু কট বোলয়। দিভোছল। শচীনবাৰু স্বিদ্ধের দোবলেন, ভাষারা কেব খোনটা টানিয়া দিল না, একচুও বোমত হবল না, এনন কি মুখ পুলিয়া একবার চাছিয়া দেখিলও না, কে এই অপার্চিত ব্যক্তি ভাষ্টের রায়াব্রে চুক্রিয়া পাঙ্যাহে।

গৃহে প্রবেশ করিরা দেখেন, গৃহট বল্পালোকিত, একট প্রদীশ অসিভেছে। সভ্য প্রধান করিরা ক্রিস, ভাল আছেন ত সার ?

-- हा। इविकि करव अरन १

সভ্য এ ক্ষণিনে কোণায় কি কাক চলিয়াছে ভাষার একটা সংক্ষিপ্ত কিবিভি দিভেছিল—ভক্ষণী বধ্ট আসিয়া কহিল, একটু চা দেব, মাঙার মশার ?

--- किय ।

প্রধাম করিরা সে কহিল, দিন্না, দাও। আমাকে আপনি বলছেন কেম ? সভ্য চা বাবে ?

--- बादवा देव कि १

খ্রের মধ্যে বসিয়া এই পরিবেশট শচীনবার্র নিকট বড়ই রহ্ডময় বসিয়া মনে হইভেছিল। এই তরুবী বধু কেষদ ক'রয়া যেন সজোচ ও অভারণ সজাকে ত্যাগ করিয়াছে— ভেষন করিয়া অনুঠভাবে অপ্রিচিতকে অভ্যবনা করিয়াছে। সবই আক্র্যা—

চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু শুনিতেছিলেন সভ্য কৃথিতেছে, আনাদের সকলেই ত একে একে একে প্রেপ্তার হরে গেছে। আনারেও সময় আসয়। কয়ানিট পার্টীর ওরা আমাদের মধ্যে কিছু কিছু ছিল, ভারা এবন আমাদের পতিবিধি সম্বদ্ধে সমস্ত ব্যৱহু পূলিসকে দিছে ভাই সকলেই প্রেপ্তার হয়ে গেছে। আমি বাকী আছি, কিছু আর ত বিশ্বাস করতে পারি না কাউকে, কাকেই একথা নিশ্ভিত যে প্রেপ্তার আমি হবই। এরা যদি সহাম মা দিত তবে পুলিসের সাব্য কি আমাদের পোঁজ

সভ্য কতকওলি হেলেও মেৰের নাম করিয়া সাবধান করিয়া দিল, এয়া সকলেই প্রচ্ছর কয়ানিই, আমাদের বিপ্লবকে নষ্ট করতে আমাদের দলে চুকেছিল। কাজেই আমাদের ইনিত ব্যতীত কারও কাছে কিছু বলবেন না, কাউকে বিখাস করবেন না।

महौमवाद् विजया विजया अभिराम ।

সভা ব'লল, এবানে আর কাক করা সভব নর—এবন অভ জেলার যাবো: সামনের ২৬৷২৭ ভারিবে সেবানে যাব, সেবানে কাক হয়ত চলতে পারে…

একটু থামিরা সে কহিল, আপাততঃ কাল বিকেলের মধ্যে ত০ টাকা আমার চাই। টাকা আছে কিমা কামি না, কিছ কাল সংগ্রার মাথে না পেলে আমার চলবে মা। এথামে চাকিশ ঘন্টা থাকলেই বরা পছতে হবে। আর বেই কিছু আমি বলতে চাই নে সার। সন্ধার অনিল ধেলার মাঠে বাবে…

কিরিবার সময় সভ্য প্রণাম করিয়া ক্লেন, আশিবাদ ক্রবেন সার। ইয়া, আর এক ক্থা, আপনি বেথানেই বান যার ল্লেই নেশেন, সাবধান গাড়বেন। শচীনবাৰু হাসিদ্ধা কৰিলেন—পুলিলের চেবে ফলবিশেবের জীতিই বেৰ্থনি প্রবল হয়েছে ভোষাদের গ

का स्टबंध वा।

সভাকে আৰীৰ্কাণ কৰিয়া শচীনবাৰু বাহিব হইবা আসিলেন—কিছ ৱায়াবৰ হইতে বাহিব হইতেই বৰং ভাজাৱবাৰুৰ সহিত দেবা। ভিনি স্বিশ্বৰে ভাছাৱ মুখ্ব বিকে চাহিবা বহিলেন। শচীনবাৰু অনিলেৱ পিছনে পিছনে চলিভে লাগিলেন।

অহকার পথে কিরিতে ফিরিতে শচীনবারু একটা আত্মধান অসুত্র করিতেছিলেন।

বাসার কিরিয়া শুনিলেন অঞ্জলি অনেকক্ষণ বাবং অপেকা করিতেছিল, সবেমাত পেল।

মীরা প্রশ্ন করিল-কোণার গিয়েছিলে ?

শচীনবার আত্মবিশ্বত হইয়াছিলেন, তিনি আজিকার মৃত্য অভিজ্ঞতা সম্বন্ধ কথাই বলিয়া কেলিলেন। পরিশেষে সাববান করিয়া দিলেন—এসব প্রকাশ হলে গুরুতর বিপদ হবে।

মীরা সেকথা গ্রাহ্ম না করিয়া কছিল—বোটা ভোষাকে চা দিলে ? অধন করে কথা বদলে ?

---**\$**11 I

—ও ভাঞারবাব্র বেটার বৌ, ম্যাষ্ট্রক পাল। কিছ কেমম করে পারলে ?

শচীনবাবু কৰিলেন—সম্ভবতঃ সে থানে যারা দেশের কাম করে তারা একই ছাতের, তাই তালের সে ভালবাসে, তালের নিকট লক্ষা করা অনাব্যক বলে মনে করে।

মীবা চিম্বাহিত হইল—সে কি যেন ভাবিতেছিল।

শচীনবাৰু কহিলেন—আৰু বুবলান, বিপ্লবী এই পরিচচটুতু পেলেই এরা পরকে আপনার করে নেয়। তথন এবের সহাত্ত্ত ভূতি এবং সাহায্য পাওরার পথে আর কোন বাবা থাকে না।

ৰীৱা কহিল—ভোষাকে যদি গ্ৰেপ্তাৱ কৰে আহি কি

—বহু দ্বীর স্থামী রেপ্তার স্থেছে, মরে পেছে—কিন্তু দেশের মুক্তি-সংগ্রাম পাষে নি।

মীরা কহিল—আমি তর করি না, কিন্তু গোড়া যে কি করবে গ

মীরার চোব ছইট সমল হইরা উঠিল।

मंठीयवाद्व मामना दिन ना विभ ठीका विवाद---

প্রধিষ বিশ্রহরে গার্ল ছলে গিরা ভবিলেন অণিনা অন্তর্ মূলে আসেন নাই। শচীনবার দপ্তরার নারকত একবানি চিটি পাঠাইরা টাকা দিবার অন্তরোর জানাইলেন। এনতী রায় তথ্য অভ্যন্ত অনুত্র, ধন ধন ব্যি হুইতেতে, শচীনবাবুর প্র পাইবা কি করিবেন ব্রিতে পারিলেন না । অবের বোরে তথু
মনে হইল টাকাটা দিকে হইবে। করেকট বেরে ভঙাবা
করিতেহিল, তাহাদিগকে বাহিরে বাইতে বলিয়া বছ
করে উট্টবা টাকাটা বাহির করিবা বাবে ভরিবা বত্তবিক্
ভাকাইলেন। বত্তবী শচীনবাবুকে টাকাটা পৌহাইবা দিল।

শচীনবাৰ মনে মনে এমতী বাবের কর্তব্যপরামণতার প্রশংসা করিতে করিতে বাসার কিরিলেন।

বৈকালে মাঠের মাবধানে বসিলা আজ্ঞা দিতে দিতে রমনবার ক্রিলেন, শচীনবার আপনারই ভাগ্য।

- 44te 1

--- वष्माद्यत (वाण्यवत्र जाम ।

পুরেমবাবু টিগ্লমী করিলেন, মিশ্যা হোক, সভ্য হোক, পুরুষ কথা আয়াকে বললে ভ আমি পর্যা বোধ করভায়---

সংক্রেপে ব্যাপারটা এই বে, এমতী রায় ও শচীনবাব্র এই ঘনিঠতাকে কেহ কেহ প্রথমঘটত ব্যাপার বলিয়া অপবাদ রটাইতেছে।

भंगीयवाव् विशासन, जकरमञ्ज जव कथात कि कान विशास हरम स्टब्सवाव् १

रदमनान् करितम, किन्न छात्रा स्व द्य ।

— শানি। যে করেকট নাম সতা গত রাজে বলিয়াছিল সেই কয়ট নাম উচ্চারণ করিয়া শচীনবারু কৃছিলেন, এয়া বলভে ত গ

সুরেনবাবু খীকার করিলেন।

শচীনবাবু কহিলেন, আরও অনেক কিছু ভনতে পাবেন ওদের মুব বেকে, অপেকা করন। ওদের পকে ওটা দরকার—

অদ্বে অছকারে কে যেন পাংচারি করিতেছিল, শচীন-বাবু একটা অভ্হাতে উঠিয়া ঘাইয়া দেখিলেন, অনিল। টাকাটা দিয়া কিরিয়া আসিলেন।

यशांत्रवरत कृत चूनिका (तता।

শচীনবাবু মনে মনে অহতি বোধ করিতেছিলেন।
কতকণ্ডলি নিরপরাধ মুধক অমর্থক আত্মান্ততি দিয়াছে নাম —
অশেষ কঠ সহু করিতে করিতে তাহাদের হয়ত কেছ কিরিবে,
কেছ হয়ত কিরিবে না। শহরের শীবনবামা, বাওয়া-পরা,
রুশ্ধি-রোশগার সব এমনি অব্যাহতভাবে চলিয়াছে বে, এবানে
গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটয়াছে এমনও মনে হর না। সভ্যদের
রক্তর ব্যাপার কিছু ঘটয়াছে এমনও মনে হর না। সভ্যদের
রক্তরভিত পথে মালুষ চলিয়াছে উদাসীন পরকেশে।

ভূল হইতে কিবিয়া শচীনবাৰু বসিয়া বসিয়া ভাহাই ভাবিতেছিলেন—মনের ভিতরে একটা নিম্পল্ডার অভিযান পুঞ্জীভূড হইবা উটিতেছিল, একটা কিছু করা প্রয়োজন। ওদের প্রথমিত বহিকে বেষন ক্রিয়াই হোক জীয়াইয়া রাধিতে ছটবে। যাতৃপুৰার এ ছোমণিবাকে অনিকাণ রাবিতেই ছটবে।

ৰীতা আসিল--অত্যন্ত দ্লানমূৰে।

শচীনবাৰু - বিজ্ঞান্ত চুটিতে চাহিতেই বীভা বলিল, কি ছবে সাৱ ৷

- --ভাই ভাবভি
- -- ভার ভ কেট নেই।
- -কেন কেন ? ভোষৱা আছ, আমি আছি-
- --কিছ কি করা যায় ?
- —কাল আমানের ছুলে হরতালের কথা হচ্ছে, হয়ত সফল হবে মা। ক'রণ ওট ছট পার্টির ছেলেরা আসবেই। তবে গার্শ ছুলটার হয়ত হতে পারে।
- —তবে ভাই। স্থামদীরা কন আঙ্কে আছে ভারাই পেটে যাবে।

আপনাথের খুলে বলারা কত জন আছে ?

— খানি মা, কে কোন্দলে তা আর ব্রবার যো নেই, তবে তারা জন কৃতি হবেই বৈ কি ?

ৰীতা কহিল, তবে তাই হোক। ৰীতা চলিয়া গেল একটা অনিশ্চয়তা লইয়া।

শচীনবাবুর পুত্র একটা খাতীয় পতাকা হাতে করিয়া আসিয়া কাহল, বাবা, বন্দে যাতরম্—

--- श्र बिट्य 'क कर्त्व १

ৰোকা যাহা ভাষাইল ভাষার সার্থপ্ত এই যে, সে বড় হইয়া সভাষার ২ত বিরাট শোভাষাত্রা লইয়া বাহির হৃত্তে। ভাষার কাষে এটা একটা ধুব মজার ব্যাপার।

শচীনবাৰু কৰিলেন, তা বেশ।

বলা আসিয়া প্রণাম কৃতিয়া কহিল, আমার ভেকেছেন সার ?

- --- (क वनाम ?
- --- গীতাদি বললেন।
- ইাা, কাল ভোমরা কয় বন পিকেট কয়ভে যাছে ?
- -- माठि ठार्क एरव जान ?
- --- वना अक्ट्रे छेएलिक कर्छ करिन. कानि।
- —ভোমাদের যাদ কিছু হয় !
- যদি আপনার অনুষ্তি পাই তবে সার, সকলেই মহতে প্রস্তুত।

শচীনবাৰু বলার মুবের পানে চাহিলেন—ছেলেটা অহ
পারে না বলিহা কভাগন ভিনি ভিত্তার করিয়াছেন, ক্ছ
কিছুভেই ভাষার চেতনা হয় নাই—সেই বলার মুবে আক্
অপুর্ব একটা দীরে। মনে যনে ভিনি বলাকে আক্রিয়াদ
করিয়া বিষার হিলেন।

সন্ধার পরে বট্ট আরম্ভ ক্টল—চারি পাশে স্থাচতেত অভকার, আকাশটা বেন মাবে মাবে চিড বাইরা ফাটরা যাইতেতে—আর বাতালের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ কৃষ্ ক্রিয়া বট্ট পড়িতেতে—

মীরা শচীনবাবুর ভাবান্তর লক্ষ্য করিভেছিল। সে ধর্ম করিল, ভূমি অমন গভীর কেন ? কি হরেছে বল ?

— হাঁা, আৰু বলব। ইচ্ছার হোক, অধিছার হোক আৰু সভ্যদের সঙ্গে আমি কড়িয়ে পড়েছি। যে-কোন দিন আমাকে ধরে নিয়ে যেভে পারে, ভার করে ভূমি প্রস্তভ ধেকো—

भौदा निर्काक रहेश (शंत । चानकचन शदा तम विनन, चाथि (क्यम करत बाकर १

— ছবীকেশ পাঠকের কাছিনীট বর্ণনা করিছা শচীনবাবু বলিলেন, ভগবান ভোষার রক্ষা করবেন।

মীরা নির্বাক।

- ---(ভাষার ভয় করে 🤊
- —না, সভ্যদের মত ছেলেছোকরারা যদি কেলে বেডে পারে ভবে ভূমিও না হয় সেলে, কিছ খোকাকে নিয়ে আমি সংসার চালাবো কি করে ?
  - --ভূমি ভেবে। না---যেমন করেই ছোক সংসার চলবে।

মীরা চুপ করিয়া রহিল। শচীনবাৰু লক্ষা করিলেন, জীতা এতা মীরার ভদয়েও এই অত্যাচারের বিজতে কাৰ্যা ইাড়াইবার সভল যেন দেখা গিয়াছে। তাহার তেকোর্থ মুঠির পানে ভাকাইয়া শচীনবারু মুখ হইলেন।

মীরা ভইরা পভিল, শচীনবাবুও ভইলেন, কিছ ধুম আসিল
না। কতকভাল হেলেমেরেকে এবলি করিরা বিপদের রুবেঁ
পাঠাইরা কি তিনি ভাল কাররাহেন ? য'ল কেই কাল গুরুতর
রূপে আহত হইরা মারা যার ! ভাবিতে ভাবিতে মাধাটা বেন কেমন গরম হইরা উটিল, শিষ্তরের জানালাটা বুলিয়া দিরা দেবিলেন বর্বণ ক্ষিরাহে, কিন্তু বাতাল রহিরা রহিয়া প্রবল বেগেট বহিতেহে।

বিহানার শুইরা ভিনি আরিরাই হিলেন, আনালার মুছ্
আওরাজ হইল—একটা বিভাল নিভাই এই সময় হব বাইবার
প্রলোজনে আলে। ভিনি কিরিরা দেবিলেম না—দ্বের
কোনও একটা বভিতে একটা বাজিল। বাভাসে মুলারিটা
উভিতেহে, কিন্তু না—কে যেন টানিভেছে—

শচীশবাৰু মশারি হইতে মুখ বাহির করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইলেন, আকাশ খনাকলারে অবন্ধ, একটু বিজ্ঞা খেলিয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই মনে হইল কে বেন জানালার দীড়াইয়া। তিনি প্রশ্ন করিলেন—কে ?

-- मदका चूज्य ।

भगीनवाय् यञ्चगानिष्णयः यक नवका वृत्रिरनम---कारनाः

আলাইতে দেশলাই বরাইয়াছেন অকুমাং কুঁ দিয়া নিভাইরা দিয়া অনুষ্ঠ আগঙ্ক কহিল, আমি অঞ্লি, পিছনে লোক আহে।

-f# ?

—ছ'টন পেটোল এনেছি। নগেনদের বাড়ী পুলিস বেরাও করেছে। আপনার এবানে ছাড়া উপায় নেই। বছ কঙে বের করে এনেছি। আপনি যেবানে হয় রাবুন, আদি—

-- 9 a--

-- আমি চলে যাব---

আচম্কা অঞ্চল বাৰিবের স্চীভেড অবকারে বিনিয়া গেল। স্চীনবাবু হাভড়াইয়া ধেবিলেন ভাহার পায়ের কাছে ছুইটি পেটোলের টিন রহিয়াছে, কিন্তু পেটোলের গঙ্টা ভেমন উত্ত নয়। তিনি সে ছুটকে চালের ইাড়ির পিছনে রাবিয়া ভাক দিলেন, মীরা !

মীরা সুমাইতেকে, সে জবাব দিল না। শচীনবাবু আবার ভইমা পড়িলেন।

পরদিন যথাসময়ে শচীনবাবু ছুলে রওমা ক্টলেম-পথে থেথিলেন ভামলীরা পেটে পিকেটং আরও করিয়াছে, অদুরে একদল পুলিস দাঁ ভাইয়া আছে। স্থুলে চুকিবার পথে বলারা কয়েকজম দাঁড়াইয়া-শিক্ষদের ভাহারা বাবং দিল না।

তিনি সুলের প্রাদশে প্রবেশ ক'রলেন। পিছনে একটা হৈ চৈ বারও হইল। কিরিয়া দেবেন যে ছেলেওলি তাহাকে আর প্রীমতী রায়কে অভাইয়া আশোভন একটা অপবাদ রটন' করিতেছে। তাহাদের নেতৃত্বে ক্তকগুলি ছেলে সুলে প্রবেশ করিতে উভত, কিন্তু বলারা গেটে শুইয়া পাছয়ছে।

মুহুর্ত্তে কি হইল, বারণা করা যায় না। দেবা গেল, অপেক্ষাণ পুলিসবাহিনী লাটি চালাইয়া রাভা পরিছার করিয়া বিভাবে এবং হেলেরা বিকরোয়ালে ছুল-প্রালণে প্রবেশ ক'রয়াছে। কতকণ্ড'ল ছেলে বাহিরে ছিল তাহারা পুলিসবাহিনীকৈ তিরভার কারতেছে—ভিতর হইতেও কতক্তিল ছাত্র তাহাবিগকে গালাগালি দিতেছে—

পুলিস-খল ক্ষ হই । কুল-প্রালণে প্রবেশ করিল এবং নির্বিচারে লাটি চালনা করিয়া চলিয়া গেল। সময় ছু' এক নিন্দী, কিছ এরই মধ্যে জিশ খনেরও অধিক ছাজ বরাশায়ী হইয়া পঢ়িয়াছে। পুলিসের লোকেরা এমনি ভাব দেবাইয়া বিজয়গর্বে চলিয়া গেল বেন যুহে ভিভিয়াছে—

বাহিরে আহন্ত সভ্যাপ্রহীগণ একে একে সকলেই উঠিয়াছে, শ্রেদীবন্ধ ভাবে ইাড়াইয়া ইাকিভেন্তে, বন্দে যাতরম।

বলাকে উহারা বরিয়া গাঁড় করাইয়াছে, তাহার মাথা ও কর্ই ব্টতে রক্তক্রণ ব্টতেছে— ৰলা কীণকঠে হাঁকিতেছে— 'বলে মাতৱম্'—ছার বৌড়াইতে বোঁড়াইতে চলিতেছে…

আর সবাই চলিয়াছে ভাহাদের অসুসরণ ক্রিয়া—ভয়হারী মন্ত্রে নিগন্ধ প্রতিধ্বনিত করিয়া।

শচীনবাৰু দীড়াইরা থাকিতেই এতগুলি বাাণার ফ্রন্ত-গভিতে ওাঁছার চোৰের সামনে ঘটরা গেল। তিনি একটা দীর্ঘাস মোচন করিয়া আপিস-কক্ষে গেলেন—ওাঁছার পালের ঘরে হাট-বেকের উপর জন পঞ্চাশ ছেলে ভটরা যন্ত্রণায় কাতরাইতেহে, ছুই জন ডাক্তার আসিরাহেন, তাঁছারা ক্ষত পরীক্ষা করিতেহেন। ছুই-চারজন অভিভাবক উদ্দিল মোক্তারগু আসিয়াহেন। কেডমার্টার বিপদ্ধতাবে- নিজের খরে বসিয়া আহেন, দেহ যেন তাঁছার অবশ হটরা আসিয়াহে।

শচীনবাবু ফিরিয়া দেবেন, পু'লস সাহেব প্রথ বহু পুলিস লইয়া সেটের নিজট উপস্থিত হইয়াছেন। শচীনবাবু ফ্রন্ত গেট বন্ধ করিয়া দিয়া সামনের দিকে কি'রয়া দাভাইলেন।

পুলিস সংক্রে দরজা খুলিতে ছকুম দিলেন-

শচীনবারু বস্ত্রকঠে ক্রিলেন, ক্রেমাপ্টারের অভ্যতি ছাড়া আপনারা ভেতরে চুক্তে পারবেন না।

উকীল যোক্তার ছ্ট-চার জন আসিহা দাভাইল। উত্তর পক্ষে বচসা প্রক্ষ ভ্টল—আইনের তক, চুকিবার অধিকার আছে কি না ভালটয়া।

শচীনবাবু লক্ষ্য করিলেন, যে কনেইবলট "নোকরী ছোড় দেগা" বলিয়া একদিন অঞ্চ বিসর্জন করিয়াছিল পেও এক প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া আগিয়াছে, কিন্তু অতান্থ বিমর্থ স্নান মুবে এক পাশে দাড়াইয়া আছে। শচীনবাবুর সহিত দৃষ্টি বিন্দয়র ছইতেই সে যেন লক্ষ্য পাইয়াছে এমনি ভাবে আর এক্সন্থের আভালে পিয়া দাড়াইল।

ৰাদাছবাদের পর দ্বির হইল, পুলিস সাহেব ভিডরে আসিরা কৰাবাঞা বলিবেন। পুলিসবাহিনী বাহিত্রে থাকিবে।

णांचारे चरेन।

শচীধবাৰু জামলীদের সংবাদের কচ বাত হটরাছিলেন। তিনি তাভাতাড়ি কিরিবার চেটা করিতেছিলেন। পিছনের গেট দিরা তিনি বীরে বীরে বাছির হটরা পঢ়িলেন, পঞ্চে বলাদের একজন জানাইল যে লাঠিচার্জ হটলেও কেছ বিশেষ আহত হর নাই। আর একটু অএসর হটলে গার্ল মুলের ঘর্তরী ভাছাকে বলিল, দিধিমনি ভাক্তেম—

শচীনবাৰু গাৰ্গ স্থলে চুকিয়া পঞ্চিলেন। দপ্তরী ভাষ্ত্রে সংস্কৃতিয়া অধিমা রায়ের বাসায় লইয়া সেলেন।

ঞীমতী রার শীরবে বসিয়া বাসয়। অঞ বিসর্জন করিতেহেন। শচীনবাৰুকে দেবিরা আর্ডকটে কহিলেন, আমার মুলের নেরেদের এমনি করে মারবে আর আমি নিলেট ভাবে বলে বলে বেশ্ব—এ আমি পারব না, আবি আছই কলকাভা চলে যাব—

শচীনবার অবাক হটলেন—মিল বাবের এই ছুর্কলভা দেবিরা। তিনি একটু হালিয়া বলিলেন, আপনার এ বরণের ছুর্কলভা শোভা পার না মিল রার।

- --- (FF 7
- —কান্ন আৰ আৰ্থনাদ সাধাৰণ মেহেদের মানাত, আপনাৰ মত উচ্চশিক্ষিতাকে নয়।

ৰ্দাশ বাহ বিশ্বিত ভাবে ধাড়াইয়া বহিলেন।

শচীনবাৰু বলিলেন, ''আমার এ ধূপ না পোড়ালে গছ কিছই নাহি ঢালে ।"

জীমতী রাম্ব বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, কাব্য করবার আর সময় পেলেন না।

—সে যাই হোক, কলকাতা আপনার যাওয়া হবে না।
এবানেই বাকতে হবে। এবনও অনেক কাল বাকী—কবাটা
আলেশের বতই জনাইল।

महीनवाव हिम्सा चात्रिरम्य ।

মীরা চাউল বাহির করিতে যাইরা দেবে দেবানে ছুইট টন—পেটোল। ভাহার সামনে সমস্ত যেন মসীলিও হুইরা গেল। মীরা আর্ডকঠে ভাকিল—বোকা, বোকা!

ৰোকা নিকটেই ছিল, ভাহাকে বুকে কবিলা নীবা কাঁদিল। উঠিল। ৰোকা কহিল—কাঁধছ কেন না ?

- —ভোৱ বাবা আমাদের কেলে চলে বাবে। আমরা কি করবো?
  - —আমি আর ভূমি থাকব—
  - --- (काशांत ? (क्रमन करत वांवा !
- —আমি বলে মাতরম্ নিয়ে ধেলা করবো, ভূমি কাল করবে।

মীরা কাঁদিতেখিল। শচীনবাবু বিষয়ভাবে প্রবেশ করিলেন। মীরা প্রশ্ন করিল—কভ কি ঘরে এবে থবা করছ, কি হবে ?

भहीमनान् करितम-धा स्वात छारे स्टन । स्वि त्यता मा।

- --(बाकाब कि स्टव ।
- —ভোষার বোকার বতই আদরের ছুলাল সভা, বলা, অঞ্জি—ভূষি ব্যম্ভ হবো মা। ভগবানই ভাকে রকা করবেন।

ৰীবা সান্ত্ৰা পাইল মা, সে কাৰিতে কাৰিতে বাহাগৱে চলিয়া পেল।

মিঃ সেবের বাড়ীতে সাহিত্য-সমিভির ছইট **অবিবেশন** 

হইরা গিরাছে। ভাহার জভই বোধ হর মিঃ সেনের সহিত লচীধবাবুর একটু ঘনিওঁতা হইরাছিল। ছই-এক জন অফিশার পর্যন্ত লচীধবাবুকে ঠাই। করিবাছেন—নিঃ সেনের বাড়ীতে চারের আসরে বসবার সৌভাগ্য বধন আপনার হর তথন আর চাই কি ?

নিজের বাছীর সামনে শচীনবাবুর সহিত দেখা হওয়ার বিঃ সেন শচীনবাবুকে ভাকিরা কইরা গেলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা চলিল—সেন সাহেব এমনি আলোচনা মাবে মাবে না করিতেন এমন নর। আজ্ঞালোচনা কিছু দীর্ঘ-ম্বাসময়ে চা বিষ্কৃতিও আসিল। সেন সাহেব প্রীমতী রায়কে কইয়া এফটু ব্যক্ত করিলেন। শচীনবাবু সংক্ষেপে বলিলেন—যদিও মিখ্যা তবুও এই অপ্বাদকে তিনি সানন্দে প্রহণ করিবাহেন।

সভাব প্রাক্তনে বিভিন্নতে পভাইবার ভত শচীনবারু বাহির হইলেন। বিভিন্ন আলো লইবা পড়িবার ঘরে বসিরাই ছিল। অভিবাদন করিবা কহিল—সার, আহ্ন—ভাল আছেন ?

महीमवावू विशासन-जाम देव कि ?

--- ওরা সব ভাল ?

কাহারা ভাহা শচীনবাবু শানিতেন, তিনি শ্বাব দিলেন
—-ইাা, বাড়ীতে সব ভানই।

বিশিষা পড়িতে আরম্ভ কবিল। কহিল—আঁক ক্ষতে দিন সার। শচীনবাবু কটল একটা আন বাছিলা দিয়া বাসিয়া বাহলেন। বিশিষা আন ক্ষিতে ক্ষিতে হঠাং উঠিয়া চলিয়া পেল, ক্পকাল পরে চা লইয়া আসিয়া বলিল—চা বেয়ে নিন্সার—

শচীনবার চা পান করিতে আরম্ভ করিলেন। রিকিয়া বলিল—আই বি থেকে ধবর দিয়েছে, বাবা বলছিলেন, আপনি নাকি সব হালাযার গোড়ার আছেন।

- --- win q4|---
- আপনার বাসা সার্ক হবে, টনওলো আনার এবাবে বিবে বাবেন। শচীনবাবু বিবিত হবরা প্রশ্ন করিলেন— ছবি—

विविद्या अक्ट्रे शंजिबा बनिन- हैं।।

—কি করে ?

বিশিষা এদিক ওদিক চাহিষা চূপ করিয়া গেল এবং আপন মনেই বাভায় কি লিখিতে লাগিল।

ক্ষিক পরে বাডাটা দিয়া ক্ষিল-ক্ষেক্ট করে দিন্
সার।

শচীনবার পভিলেন—"বানি টিক এগারটার আবাবের ্ বাসার পশ্চিমে বালের বাবে বাবিহা গেলে আবি ভূলিয়া

### আমেরিকায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু



ওয়াশিংটনে পণ্ডিত অবাহরলাল নেহ্র ও প্রেসিডেন্ট ট্রুয়ানের সাক্ষাংকার। বীদিকে নিসেস ট্রুয়ান



বাশিবার পরবাই-সচিব বাঁত্তে ভিসিন্তি ও পণ্ডিত ভ্বাহরলাল মেহ ক



মিউ ইয়ৰ্ক সিট হলে পৌৱ-সম্বৰ্জনা সভায় পণ্ডিত নেহ্*ক* 



নিউ ইয়র্বের পৌর সমর্ভনার বাইবার সময় জনতা কর্তৃক পণ্ডিত নেছ্কুর অত্যর্থনা। জনচিন্দিত বোটরকারে পণ্ডিত নেছ্কু মণ্ডারমান

রাধিরা বিবে এবং প্রয়োজন ভটলেট ফিরাটয়া দিব। আজ হুইলেই ভাল ভয়--বাবা মুক্তবলে যাটবেন রাজি ল'টার।"

শচীনবাৰু "হয়েস্" লিবিয়া দিলেন। বিশিয়া খাতার পাতাটা পেলিলে কাটয়া-কুটয়া হি'ডিয়া কেলিল।

শ্চীনবাৰু ভাড়াভাড়ি বাসার কিরিতে উদ্যুত হইলেন, তথ্য সাকে আটটা হইবে, সময়মাত্র আড়াই বন্টা, ইবার মধ্যে কিরুপে ট্রন ছুইট পাঠানো যায় ভাহা ভাবিতে ভাবিতে একটু বিপয়ই বোৰ ক্রিলেন। সদর রাভা ধিয়া লইয়া যাওয়া সন্তব মর, পুলিস ছাড়া বহু বেভনভোগী সংবাদদাভা সভত বিচরণশ্বল। রিকিয়াদের বাসার পিছন দিক 'দমা যে বালটা সিয়াছে ভাহা দিয়া মাৰে মাৰে দৌকা যায় এই মাত্র।

পৰে একট মেয়ে তাঁছাকে প্ৰণাম ক্রিল—মুখবানি পরিচিড, নাম ভানা নাই। মেয়েট মুছ্কঠে ক'হল—শ্যামলী ভাল আছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

- ও ইাা ৷ খববটা ভোমাদের দিদিমণিকে দিয়ে এগ— ভিমি বভচ বাহিল ৷
  - --- डांटक क्रियंहि, जिमि जानभारक वलटा वलटान---
  - ---তুমি অঞ্লিকে একটু ববর দিতে পার ?
  - ---tufee 1

শচীমবাবু বাগার আগিছা পৌছিবার সলে সদেই অঞ্চলি আগিছা হাজির। শচীমবাবু বলিলেন—ভোষাদের টন দিয়ে কি হবে ?

শঞ্জলি বলিল-প্ৰথম পুলিস ব্যাৱাক পোড়ামো, বিভীয় পোটাপিস।

— तिकिश वलाल, कामात अवारम माकि जार्क एरत। कक्षणि विकारस विलाल, करन अक्षणि जनाक एस। —কিছ কোবাৰ ?

षक्षनि विवृत्त्रभारत हाविश त्रविन । भहीनवाब विनातन, त्रिक्श वरनार कात क्षारन त्रावरक--->>हात मनत---

- -- छ। एव । किस (क (मर्टर अर्थन १
- -- बनावा (कर्षे ।
- --- আছে। আমি ধবর দিরে যাজি।

মীর। বোকাকে ঘুম পাড়াইভেছিল। বোকা বুমাইয়াছে— মীরা বলিল, ভূমি ত কেলে যাবেই, আৰু ছোক, কাল ছোক। আমি কি কবৰ ?

- -- ভূমি কৈ ভাবছ ?
- আমি ত ভোমাদের কাল করব, ভূমি লেলে গেলে আমি বসে থাকব না কিছুভেই।
  - --- (41 **4**1 ?
  - ---ভোমাদের কেউ নিশ্চয়ই রাধ্বে কাছে।
  - --ভোমার এ সাহস কোণা থেকে হ'ল ?
- এমনি তাবে মেয়েদেরও যথন মেরেছে তথন এর প্রতি-বিধান করতে হবেই।

मंत्रीनवातू सात्रित्वम ।

কিছুক্দণ পরেই বলা আসিরা উপছিত হইল। সে বানাইল এ সামাত কাব সে অনারাসেই করিতে পারিবে, মৌকা তাড়া হইরা সিরাছে। ঐ পরে নৌকার বাইতে বাইতে রাবিরা মাইবে। আর একটি সংবাদ, ভাড়াদের নামেও নাকি অবিলয়ে ওয়ারেও বাছির ছইবে।

बना बनिन-जर्ब कि (क्यांत स्व ?

—তোমরা সকলেট কেরার হলে চলবে কেন ? সে পরে বেশা যাবে। (ক্রমশ: )

## <u>ঈাপ্সতা</u>

### ঞ্জীঅমিতাভ চৌধুরী

ভোষারে দেবেছি বাগামী রঙের সাজীভে পুরভিত কৃচি জটুট চুর্কৃশী, ভোষারে দেবেছি পূর্বভা পানে বাড়িতে স্থপ-বলমল মুক্তপূর্বশী। ভোষারে দেবেছি স্থপা-সলা এক প্রভাতে মণের প্লাবনে ভেলে চলা জলপরী, ভোষারে দেবেছি চলিফ্ নেখ-সভাতে মন-মন্তিত ছন্তিত অপরী। ভূমি এসেছিলে পলকে বলকি ভিষারে, বিলোল-সম্বলা দীও ভিলোভনা। রঙ চেলেছিলে আবার মনের মিনারে,
পুলিত পানি স্থামিতা অস্থামা।
আমার কাননে হছালে স্বের স্থাজ,
কর্ণে কৃছরি করণ কিনিকিনি,
মন্ত্রীরে তব মন-কেমনের পুরবী
ক্ষিতিতা বোর, চিনি সো ভোমারে চিনি
ছুমি বে আমার আগামী গুডাত-সবিভা,
মা-বলা বাবতে রন্থিনের ক্রিভা
ছুমি যে আমার ১নিক্রকের ক্রিভা
ছুমি বেরাভয়, আবি ভীরু শরিত।

## বৈঙ্গল-নাগপুর রেলপথ

### ঞ্জীনলিনীকুমার ভত্ত

বে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শিলের প্রসার নির্ভর করে তাহার রেলপথের উন্নয়নের উপর। সেইকল

১৮৮০ হটতে ১৮৮২ প্রীষ্টাব্দে মাগপুর-ছঞ্জিপড় থিটার গেজ টেট রেলপথ নিশ্বিত হয়। এই রেলপথে মাগপুর হইতে



বি. এন. আর-এর জ্রীপ-মানচিত্র

রেলপথসমূহকে বাভবিকই দেশের রক্তবাহী শিরা বলা ঘাইতে পারে। এওলির ভিতর দিয়াই প্রাণরস সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া ছাতীয় ভীবনকে পুঠ ক্রিয়া থাকে।

বেলল-মাগপুর রেলওরে ছটতেছে ভারতের অন্ততম প্রধান বমনীবন্ধপ। বর্তমানে ইহা ভারতবর্ত্তর ৩,৪০০ মাইল ব্যাপ্ট বিরাট অঞ্চল জ্ডিয়া বিভ্ত এবং উক্ত অঞ্চল লোহ, ম্যাকানিজ, ভাত্র, ফ্রলা, চুন প্রভৃতি বিবিধ বনিজ সম্পদ্ধর কাঁচা মালে সম্বভ। এই সম্বভ্ত ভারতের শিলোম্বানে এই রেলপ্শ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছান অনিকার করিলা আছে। বুংছাভ্যুকালে এই রেলপ্শের সংগ্লিই ছই হাজার মাইল

জনীপ করা হইরাছে। এই বিভীর্ণ ছুমিবও যথন উক্ত রেলপথের অভতুক্ত হটরা টেন চলাচলের উপবোদী হটবে তথন বেলল নাগপুর রেলপথের আরতন হটবে ভারতের অভ বে-কোনো রেলপথ অপেকা বৃহত্তর। স্মুভরাং ইলা নিশ্চিত বে, এই বেল-গথের ভবিবাং বিপুল স্কাবনার পূর্ব।

রাজনামগাঁও পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করিত। (नर्य ১৮৮१ **औड्डीट्य '**(यश्नम-मार्गनुद রেলওয়ে কোম্পানী' রেভেপ্লাকত হুইলে পর উক্ত কোল্পানী এই রেলওয়ে ক্রয় করে। এই মবগঠিত কোম্পানী উক্ত दिम्पर्वत चर्चाविकाती एटेश क्षप्रस्ट নাগপুর রাজনানগাঁও লাটনকে মিটার পেছ হইতে রড গেছ-এ পরিণত করে। ইহার পর ফোম্পানী প্রধান লাইনসমূহ নির্ম্বাণে ভংপর হয় এবং ভিন-চার বংসরের মধ্যে অনেকগুলি প্রধান এবং শাৰা লাইন নিৰ্শ্বিত হয়। ইঞ্চকোঞ্চ (পূর্ব্ব-উপকৃল) বেলওয়ের উত্তর অংশ নিশিত হয় ১৮৯৩ হইতে ৯৭-এর মধ্যে এবং এই লাইন ওয়ালটেয়ার ছইতে কটক পৰ্যান্ত প্ৰসাৱিত হয়। বেল্ল-নাগপুর রেলওয়ের এই সম্প্রসারণের



বড়গপুর ষ্টেশন-প্রাঙ্গণ

দর্শন কলিকাতা এবং মাদ্রাক্ষের প্রধান প্রধান বন্দরগুলির মধ্যে রেল্পথ্যটিত প্রত্যক্ষ যোগ ছাপিত হয়। এর পর হুইতে মুখ্যতঃ দেশের শিল্পাপিকোর উন্নয়ন্তক্ষে আরও কৃতক্গুলি শাবা সাইন বোলা হয়।

এবনিভাবে দীৰ্থদাল বেহুল-নাগপুর বেলওরে কোম্পানীর

ভন্তাবধানে উক্ত রেলণথের প্রভৃত উন্নতি সাবিত হয়। অবশেষে উক্ত কোম্পানী উপ্তিয়া গেলে পর বেদল-নাগপুর রেলওরে সরকারের কর্তৃত্বাবীনে আসে। বর্ত্তমানেই হা ভারতের অঞ্চম প্রধান সরকারী রেলপথ।

এই বেলপথদারা কলিকাতা এবং তিকাগাপট্ম ভারতের এই ছুইটি শ্রেষ্ঠ বন্ধরে পণ্যন্তবা চলাচলের ব্যবস্থা ছুই-মাছে। টাটানগরে অবস্থিত ভারতের মুহুত্বম ইন্দাতের কারখানার এবং বান-পুরের কারখানার সঙ্গে ভারতের অধান্ত অঞ্চলের যোগস্থাপন এই রেলপথের দারাই ছুইমাছে। বিহার, উভিষ্যা,বাংলা, মহাপ্রদেশ এবং মালাজের উংপন্ন ক্রব্য ও শিক্ষসম্পদ এই রেলপথের দারাই ভারতের সর্প্রক্ষ সরবরাহ হুইমা থাকে।

এই বেলপথের বিকাশ এবং উন্নয়নের সংক্ সংক্ ইছার কর্ম্মচানী-সংখ্যা এবং বায়ভারও বহুল পরিষাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০-এ ইছার কর্ম্মচানীর



ভিছাগাপট্রম বন্দর



ছ্সির নিকটে 'লাসুলিয়া ব্রিজ'

সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০,৮১৪ জন, বর্ত্তমানে তাছা ১০৩,০০০ জনেরও অধিক। প্রথের বিষয় যে, এই রেলপথে মাল চলাচল এবং মাত্রীদের গভারাত উভয়ই যথেপ্ট বাজিয়াছে। ১৯০৮ সালে এই রেলপথ ১,২৪,৩১,০০০ জন যাত্রী এবং ১৩,৩২,০৮,০০০ মণ মাল বহন করিত, ১৯৪৮-৪৯-এ কিছু মাত্রীর সংখ্যা হুইয়াছে ৫,১৬,১২,০০০ জন আর মালের পরিমাণ দাজাইরাছে ৪১,১৫,৬৮,০০০ মণ। বেলল-নাগণুর রেলওরের সহিত্ত সংগ্লিই বিভিন্ন অঞ্চল বিশ্বত বিষয়ুহের সময় সাম্বিক অঞ্চল পরিশ্বত

হয়। এই অঞ্জের প্রধান বিমান-বাঁচিসমূহের কার্যা-সৌক্র্যারে প্রায় সভর
মাইল 'সাইডিং' (প্রধান রেলপথের
পার্বয় ক্রার রেলপথ) নির্মিত হয়।
ওয়ালটেয়ার, রায়পুর এবং অভ্রাও
সামরিক বাঁটিসমূহের সহিত সংশ্লিপ্ত
আরও বহু মাইল ব্যাপী সাইডিং নির্মিত
হয়। অনেকগুলি প্রধান রেলওয়ে পুলের
উপর, রেল-লাইনের পার্শ্বে সামরিক
মানবাছন চলাচলের উপযোগী রাজা
তৈতার করা হয়। ইছা ছাড়া বিভিত্র
'ইয়ার্ডে' পুনর্গঠন কার্যাও ক্রম করা হয়।

বেদল নাগপুর রেলপথের সম্প্রসারণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে মুছোজর পরিকল্পনা করা হইরাছে তাহা যেমন ব্যাপক তেমনি বিরাট। ট্রেন চলাচলের উপযোগী হ'

হাজার মাটল রাজা জরীপ ও এঞ্জীনিয়ারপণ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া রেলপথের বদগ্র-দল্মা তৈরি করা হইয়াছে এবং আগামী পাঁচ বংসরের মধ্যে প্রায় ২৬০ মাইল ব্যাপ্র একটি নৃতন এড পেল রাজা নির্দাণের পরীকার্লক পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে।

গত বংগর নবেথর যালে সংলপুরে মহামধীর উপরে একট্র রেলওয়ে ত্রিক নির্মাণ স্থান হয়। ২৫টি বিলাম সময়িত ২৭০০ কুট দীর্ব এই পুলট কালিকাতা ও বোহাইরের মধ্যে বোগস্ত্র- শ্বন্ধ ক্ট্রা থাকিবে এবং স্থলপুরের সহিত রারপুর ভিজিয়ানাপ্রাম শাথার যোগদ্বাপনকারী ব্রভ পেক বেল লাট্য এই পুলের উপর দিরাট ঘাইবে। প্রার পঞ্চাশ কোট টাকা বারে যে বিশাল হীরাকৃত বাঁব নির্দ্ধিত হুটভেছে তাহার স'হতও এই লাট্যের অরুত্বপূর্ব বোগ রহিছাছে। এ ছাড় রাওয়ামওয়ারা ক্রলার থনি পর্যায় প্রার পাঁচ মাইল দ্বীর্থ একটি শাথা লাট্য নির্দ্ধাণের কাক ১৯৪৭ সন হুটতে পুরু হুইয়াছে। ক্লিকাতা হইতে ৪৭০ মাইল দ্বে মাপ্রাক্ত প্রদেশের ছ্লির
নিকটে লালুলিরা নদীর উপরে বেলল নাগপুর-রেলওয়ের বে
পুলষ্ট আছে তাহার পার্গার (ক্লিকাঠ) ইত্যালি শুতন
করিয়া বগানোর কাজ সম্পূর্ণ হটরাছে এই পুলের উপরকার গার্ডারগুল আশাদ্ধরণ দৃচ ছিল মা বলিয়া আগে ইহার
উপর দিয়া ভারী এঞ্জিন চলিতে পারিত মা। তবন কেবলমান্ত
হাল্কা এঞ্জিনগুলির গতিবেগ নিয়ন্তিত করিয়া ইহার উপর
দিয়া চালানো হইত, কিছু এবন সেই অনুবিবা দূর হইয়াছে।

# মুদ্রামূল্য হ্রাস ও নৃতন পরিস্থিতি

গ্ৰীঅনাথৰদ্ধ দত্ত

বিটেনের অর্থসচিব সার ই্যাকোর্ড ক্রিপস্ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বোষণা করেন যে, তলারের অঞ্পাতে পাউণ্ডের মূল্য ক্যাইরা ৪'০৩ ইউতে ২'৮০ করা হইল ও তদমূপাতে সোনার মূল্য বাছিল। আন্ধর্মাতিক মূল্য তহবিলের এই পরিবর্ধনে সম্বতি ক্ষারণ এইবল এইবল তহবিলের সভ্যারাইওলির মুলামূল্য ব্লাস করিবার অবিকার নাই।

चार्कालक वावना-वानिका जना चाममामी-द्रशामीद व्यव বৈষম্য অনিবাৰ্থা হটয়া পঢ়িলেই এইরূপ ব্যবস্থা পূর্বেও ছইয়াছে। সুতরাং ত্রিষ্টশ অবস্চিবের খোষণা আক'লক ছইলেও অপ্রত্যাশিত মহে। পত ভূন মাপ হইতেই ব্রিটেন ও যুক্তরাই ध्वर ब्रिटिंग ७ विकक्षिय योगील माराया शहरांत वालाद ১৯ট দেশের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানে একম্ভ হুইভে পারে নাই। তুলাই মাসে ইউরোপের মার্শাল সাহায্যপ্রাপ্ত रम¥नित क्लांत পাश्वश वााभारत चादश क्रिनाचा अवर পরম্পরের লেখদেন সহজে অমুবিধার স্ট্রী হয় এবং ইংলভের খৰ-ভছবিলের প'রমাণ ফ্রড ক'মতে থাকে। ৭ই জুলাই ব্রি\$খ অৰ্পচিব খোষণা কৰেন যে, ইংলভের বৰ্ণ-ভত্বিল-মাহা ১৯৪৭ সনে ৬৬,৪০,০০,০০০ পাউত ছিল ভাছা ক্ষিত্ৰা ৪০,৩০,০০,০০০ পাউৰে ইাড়াইয়াছে। তিনি ভিন মাসের ব্য क्लाव-अलाका क्रेटिक काश्यानी वटकत त्रिकांक कानाम । हेवात তিম দিন পরে ইংলও, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মূরপাত্রগন এক যুক্ত विवृष्टि (ष'ष्व) कर्दम (व वर्खमांम बहन बदश मिदाक्तर वद चक मक्न क्षकांत (b) bनिएएए। हेरांत bाति विस शहर व्यवार ५ व कुनावे अक विद्वाल दांदा जाद है। कार्य किनज् कामाम (य, युक्टांडे स्टेट्ड यश्मादात्र काममामी ६० कान चनार ३,८०,००,००० नाष्ट्रेष कशावेश (वश्वा स्वेट्य । वश्वा कार्ति किय भटक व्यवंद ३७वे कुमावे त्यावना कवा वस त्य, अवदय

क्यमश्रातम् । एमश्रात वर्षमित्रम् । विषय अक्यश्र स्रेश्न-(एम (व, चनिनए यादाएल ड्रानिश अभाकात वर्ग-कर्यातना পরিমাণ হ্রাল না পার ভাতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ২৩শে আগষ্ট আছকাভিক বাাহের সভাপতি প্রভৃতি সমসা সমাধানের কর লওনে সমবেত হইয়া এক আলোচনায় রভ হব। ১৯৪৯-৫০ স্থের মার্শাল সাহায্যের প্রভাবিত বরাদ শতকরা ৩৬ অংশ ক্যাইয়া দেওয়ায় ক্রিপস ও বেভিন ওয়াশিংটনে পমন করেন এবং ৭ই সেপ্টেগর ইংলও, মুক্তরাট্র ও कानाजात भाषा कारमाहमा कातक १४। ১०ই সেপ্টেম্বর এক বিশ্বতিতে জানান হয় যে, ডলার-এলাকা হইতে যাহাতে আরও বেশী অর্থ সরকারী ও বেসরকারীবাতে ইণার্লং এলাকায় বিয়োৰিত হয় সে বিষয়ে ত্রিশক্তি একমত হটয়াছে 🖟 আরও ছুই দিন পরে অবাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর এক ওঞ্ছ-पूर्व (बांचना कवा क्या व्य , ১৯৫२ मटनत मटना बाकाटण हेरमद्भव समाव पांडेलि वच इत्र, हेरमक याराएल बावक খাৰীমভাবে মাৰ্ণাল সাহাযাপ্ৰাপ্ত ভলার বায় কংছে পারে, এই সম্পর্কে মার্কিন রপ্তানী-কর সংশোধন করা প্রভৃতির ব্যবস্থা হটবে। সম্ভ ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া সার ষ্ট্যাকোর্ড কিপস ১৭ই সেপ্টেম্বর লওমে কিবরা আসেন। স্ভরাং ১৮ই সেপ্টেম্বরের পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের ঘোষণা মোটেই অপ্ৰভ্যাশিত নছে। স্বৰ্দ্য বৃদ্ধি সহছেও ঘোষণা कता एरेन (व. चण:भत अक चाडेम वर्षत भूर्यात मान ১१२ **मि'नर ७ (भण प्रांग २४৮ मि'नर स्टेरिय । १७ ১৯७১ मन्द्र** সেল্টেম্বৰ মালে ইংলও ধৰ্ণমান ( gold standard ) পান্নভাগে कर्ड जर्र १८७३ वर्गकर्यम रक्ष के ब्रुवार्गम होन यानकात्र चार्क्य क्रम - क्ष्मक मध्य गुपियोगानी क्षमन क्षम Mafeiwa Gen etaifan i

১৮ট সেপ্টেম্বট গুৱাশিংটন আন্তর্জাতক মুদ্রা স্থবিদ ম্বত প্রবৃদ্ধ মুদ্রামূলা ভ্রুগের কথা বোষণা করা হয় এবং ট্যাকে ম্থোপয়ুক্ত কাব্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় (step in the right direction)।

ভারতবর্ষ—এক টাকা == ২১ যুক্তরাদ্রীয় শেণ্ট আঠ্রেলিয়া—এক পাউও == ২'২৪ ,, ভলার ( পূর্ব অনুপাত ৩'২২ )

ছজিৰ ছাত্ৰিকা— ,, = ২'৮০ ,, ,,

ইৱাক—এক পাউও= ২'৮৭১ ,, ,,

ইৱাক—এক দিনার = ২-৮০ ,, (পূর্ব্ব অমুপাত ৪'০০)

মরওবে—ফোনার ৭'১৪২৮৬ = ১ ,, (পূর্ব্ব অমুপাত ৪'১৬২৭৮

ডেনমার্ক— ,, ৬'৯০৭১৪ = ,, ,, ( ,, ৪'৭৯৯০১)

ইমাইল—এক পাউও = ২'৮০ ,, ,, ( ,, ৩'০০ )

ছারার— ,, = ২'৮০

কানাতা—এক ভলার = ১-১০ ,, ,, (প্রে অমুপাত ৩০০)

्मालीयरतत २०१म छोडिएबंड मार्याहे त्यांहे २०१ एएम बुकाबृता क्यार्मा एवं. यथ'--- हेश्तल, कार्यक, बाहुतिहा, (वत-बिरम, बच्चएम् कामाणा, जिश्क्न, (क्यमार्क, मिनद्र, किन्नाक, कवांत्री (पन, श्रीत, इलाांक, इरकर, बाहेजलांक, हेट्याटनिश्चा, चाशात, हेताक, हेलाहेल, ल्(स्वयतार्श, निष्ठे सलाक, नवश्रत, পর্ভ গাল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সুইডেন। ইহা হইতেই বুরা यांकेटव (य. डेंगिलर मुकाबुका द्वारभन शिक्तिया किसान वांनिक। ভারতের অবস্চিব জন মাধাই সভাই বলিয়াছেন যে আগ্রহণ হিসাবে ভারতীয় মুদ্রার বৃদ্য হ্রাদ ব্যতীত বর্তমান অবস্থায় পত্যভৱ ছিল না। প্লাফোর্ড ক্রিপস্থ অসুত্রপ ধোষণা করিষা ভাষার দেশবাসীকে আনাইয়াছেন যে, ত্রিটেনের ब्रक्षामी वृद्धि कृतिवाश हेशाहे अक्षात छेशाह । व्यवक्र एमाट्बद्ध बुला द्रविटल (बटमद व्यविवाभी द्रवद कीवनवाळा निकारकद वाद विक भाग्रेत, कार्य बाह्यका स्थानक: चार्यातका इत्रेक चायनानी एवं, क्षि बरे चवद्यादक मानिश मध्या ७ १:ववर्ड नञ् করা হাতা আর উপায় নাই। করেক বংগর বাজনবোর উৎপালন इक्षि हामाहेटल भारतिस खिरायुक्त चाममानी-दक्षानीद मुख्य সামগ্রন্থ স্থাপিত হইবে, জাতির আর্থিক ভিত্তি ক্ষুদুচ হইবে बर भीवनयांबात मान देवल एवटन वा वाचा यावटन-बिक्रिम वर्षमित बहे बामा श्रकाम कविशासम बदर रामवामी क সাময়িকভাবে সর্বপ্রথত্বে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্ম'নহোগ পরিতে বলিয়াছেন।

অবর্চ পাকিরান রাই ইার্লিং এলাকার দেশ হচরাও পাকিরানী টাকার বুলা হ্রাস করে নাট, তলারের অর্পাতে উবার টাকার পুক্রিয়া বকার হবিল বালহা বোষণা করিবাছে। ইহার তাংপর্যা হটল এট যে, আলাভ যে-সকল মুদ্রামূলা হ্রাদ করা হটরাছে পাকিস্বানী টাকার দর সেগুলির অঙ্গতে বাড়িয়াছে। ২১শে সেপ্টেম্ব আনা বার, পাকিস্বান ির্দ্রাবিত স্তন পাকিস্বানী টাকার মূল্য নিম্নলিবিত রূপ—

এক টাকা (পাকিছানী) = ২৫'> পেল (পূর্ব্ধ বুলা ১৮পেল)
এক পাউও =>'২৬ পাকিহানী টাকা
১০০ টাকা (পাকিহানী) = ১৪৪ ভারতীয় টাকা
১০০ টাকা (ভারতীয় ) = ৬>'৫০ পাকিহানী টাকা

দেশবিভাগের কলে একই ভারতবর্বে বেরুপ ছুইট স্বাধীন ও পারত্বিক সত্পর্কবিহীন (?) বাষ্ট্রের উত্তব ছইয়াছে, পাকিছানের এই বোষণা দারা সেইরপ তুইট মুক্তা-এলাকার স্ট্র ছইল। অর্থাৎ এবন ভারতের টাকা আর পাকিস্থানের টাকার সমহলোর বহিল না--ভারতবর্ব ছাড়াও অভাত মুদ্রামৃদ্য হ্রাসকারী দেশওলির মুদ্রার ভূলনার পাকিছানী মুদ্রার দাম বাড়িল। কিন্ত আমেরিকার ডলারের সহিত পাকিছানের টাকার বিনিম্ব-মূল্যের পরিবর্ত্তন না হওয়ার ৩৩০ পাকিতাৰী টাকা ১০০ মাৰ্কিন ডলাৱের সৰান রহিয়া গেল অবচ ভারতের মুদ্রান্তানের বিধান অভ্যায়ী **ভারতীর ৪৭১ টাকা ১০০ মার্কিন ডলাবের স্থান ছইল।** ইহার ফলে ভারতে আমদানী মার্কিন প্রোর দাম বাড়িল चवह शांकिश्वारम शृद्धित मामरे त्रविश्वा (नम । चारांत के वृष्टिए है हेश्लक इटेए जायमानी करा किनियंत बुला शाकि-ছানে সন্তা হইয়া পঢ়িল। কারণ পুর্বে একট পাকিছানী ও ভারতীয় টাকায় ১৮ পেলের বিলাতী দ্রব্য পাওয়া যাইত্র ভারতের মুদ্রার এখনও ঐ হারে পাওয়া ঘাটবে, কিন্তু পাকিসান अक है।कार शाहरव २४'> (शाला किमिय चर्बार १'> (शाला (२৫' >- ১৮ = 9' >) (वनी माल। खत्र विष विख्याता माखन স্তবামূল্য ইভাগি বৃদ্ধি না পায়। ইহাতে ভারতের দিক क्टेट्ड बहेब्स क्षेष्ठाहेल (य. आम्राट्या खरा शाकिश्वास्त्र বাজারে সন্তা হটল (প্রায় শভকরা ৩০) আর পাকি-श्वारमञ्ज्ञ बारामञ्ज का वाकारमञ्ज वाकारज क्रम । व्यवक्र भुक् रमाहेश बार मुला राकाहेश बहे अराब्दला छेई रा মিয়ু গ'ত সৰব। এইবাট ভারতবর্ষ অবস্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। পাকিমানও রুপ্তানী-কর ক্যাইয়া ভুলা প্রভু'ভর ভারতীয় বাজারে রপ্তানী বাডাইবার চেঠা করিতেছে। কিছ পাটের বেলার পাকিরান নিজেকে অ'বক শক্তিমান মনে করিতেছে বলিয়া উহার রপ্তানী-কর ক্যাইতে বা হাগত ক্ষিতে এবন প্রাপ্ত নারাজ। ইবা বাতীত এই বৃত্ত वारश चावज्रक विश्व बीकाव कवावेटज शावितम चाबरणव निकड़े शाकिशादयर ८४ ७०० दकाड़े है।कार यक (मना चादर, **षाराव पविवादक बाव अफ-कृष्टीवारम फाँववा वारेटर । अहे** 

ব্যবস্থার ভারত হটতে ১০০১ মনিঅর্ডার করিলে পাকিছানে माम ७२।० (पश्वता एहरव. व्यवता ১৪৪, मनिवर्धात क्रिल পাকিস্থানে ১০০ (পাকিস্থানী মুদ্রা) পাইতে পারিবে। আমদানী-রপ্তানী, দেনা-পাওনা, যাভায়াত প্রভৃতি ছাড়াও ভারত ও পাকিস্বানের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক এত ধনিষ্ঠ যে. बरे मुख्य वावश्रांत बक प्रांत्रण विभवीदात रुक्के रहेशांट्य। करम (बामाबुनिकार बामाय-अमाय, वावमा-वानिका वस इरेबा পিয়াছে। পাকিহানের পাট ও তুলা আমদানী বন্ধ ছইয়াছে এবং ভারতের ক্ষলা ও খভাছ রপ্তানী ভূপিত হুইয়াছে। পূৰ্বে হট বাই এক ছিল-কাজেট এখন যাহাতা পাকি-স্থানের অধিবাদী ভাহাদের অনেকের হাতে বিভর ভারভীয় মুদ্রা আছে-ভাতার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় অনেকে ক্ষতিপ্ৰস্ত হইয়াছে। পাকিছানের অশিক্ষিত সাধারণ লোকে-(एव मर्था (बांहे थ है।का- · यांचा शूर्व्स विकार्स वांक कर्कुक পাকিস্থান সরকারের অনুমোদনে--ছাড়া ছইয়াছিল, তাহার ৰুলা হ্ৰাস বা অচল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে আধিক কেত্ৰে দারণ অবিশ্বাস দেবা দিয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আৰ্থিক যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন ছইতে চলিয়াছে। ভারত **७ भाकिश्राम क**रे कुठे दाहित चाबिताती, भवन्भद निर्लदनील ৰাজি ও পরিবারের আর্থিক চুর্গতি চরমে উঠিয়াছে, কারণ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনি লঙার প্রভৃতি বন্ধ। ইহার উপর আবার উভয় হাষ্টের মধ্যে কডকগুলি দেনা-পাওনার অঙ্ক এখন প্রভাৱে হয় নাই। ভাহার মীমাংসার আশা আরও সুদ্র-পরাহত হইল এবং পাওনাদারগণ যদি ভাহাদের প্রাণ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হন তাহ'তেও আক্র্যাধিত হওয়ার কিছ बारे। खर्क रेराट्ड शाकिशन बाद्धेवरे (वन्ते लाख स्टेट्न, कांबन ভারতের পাওনার অঙ্কট বেশী। ভারতের অর্থমন্ত্রী ভারতীয় चारेम পরিষদে পাকিস্থানের এই কার্যাকে রাজনৈতিক চিল্লা-অণোদিত বলিয়া যে সম্পেহ প্রকাশ করিয়াথেন তাখা অমূলক न ए विकारि मान एवं। कांद्रण शांकिशानिव ১৯৪৮-৪৯ छ ১৯৪৯-৫০ সনের আয়-ব্যবের অক ৮৫ কেটি युगरम বাবদ चंत्रक्त व्याक (पर्वा यात्र। हेकात मत्या (पर्वा निश्च क्षेत्रक ৰাতে মাত্ৰ ৫॥০ কোট টাকা। কিছু এক দেশৱকা (যুৱ ও অগ্ৰ) খাতে ৪৮ কোট টাকা বাহ বরাছ করা হইখাছে। এই টাকার चांत्र व्यक्ति भविमान चन्न मजा'ने चामहानी करा भाकिशानी টাকার মুলা হ্রাস না করিলেই সম্ভব ছটবে। স্কুতরাং দেবা याहेटलाह त्य, भाकिशान अक वितन वह भाषी माजिएल चर्नार এক মুদ্রাবৃদ্য হ্রাস না করিয়া বহু সম্ভার সমাধান করিতে মন্ত্ कविशारक।

কিছ ছনিষার আর সকলেও চোব বুৰিয়া বসিয়া নাই। ভাছা বাতীত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আবিক ব্যাপারে আবাত করিলেই প্রত্যাবাত সহিতে হইবে। অগ্নার প্রতি ব্যবস্থার পুবিধা—অপুবিধায়, লাভ—লোকসানে পরিণত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইহা যাহাতে না হয় এবং পুৰিবীর বিভিন্ন कांजि बारांजि कर्तृ गांद (करन वादशांवांविका-(करम नरह. আভাছারীণ অধিক সংগঠনেও সক্ষম হয় একর আছক্ষাতিক অর্থভাঙার ও আন্তর্জাতিক বাার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই বিশিষ্ট ও স্বায়ী সভা। আত্তভাতিক অর্থতহবিলের সম্মতি লইয়া ভারতবর্ষ ব্রিটেনের স্থিত টাকার মূল্য ডলাবের অত্থাতে ব্রাগ করিয়াছে। সুভরাং স্পষ্ট বুৰা যায় যে ভারতের স্বার্পের প্রতি দৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক সার্থের সময়য় এই ছুই উদ্বেশ্যেই এইরূপ করা হুটয়াছে। অবশ্য ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলাফল ভবিয়তের গর্ভে . নিহিত। পাকিহান উপরোক্ত কোন প্রতিঠানের সভানহে, আৰজাভিক ক্ষেত্ৰে পাকিয়ানী মুদার ভারতীয় টাকার অভুরূপ মর্বাদা নাই, এবং ইহার স্ব-মুসাও (gold value) অনিশ্চিত, স্বতরাং কতদিন এবং কি ভাবে পাকি-স্থান ভাহার নুত্র বুদা-বিনিময়-মধ্য রক্ষা করিবে ভাহাই দেবিবার বিষয়। ইতিমধ্যে ত্রহ্মদেশ পাকিস্থানে চাউল दक्षांभी वस कदिशास अवर दक्षांने कदा कार्कित बला शांक-স্থানী মন্ত্ৰায় চাওয়া হটয়াছে। কিন্তু পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী হুইতে সকল দায়িত্বপূৰ্ণ পদে অবিষ্ঠিত ব্যক্তিই বলিতেখেন যে মুদ্রা সম্পর্কিত পাকিস্থানের ব্যবস্থার আর পরিবর্তন হইবে मा ।

बिटिंग्स बहे मुखामूमा शामत क'रन विट्यांवन करिला সহজেই চোৰে পড়ে যে আপ্তর্জাতিক বাণিজো জামেই সে দেশের রপ্তানীতে ঘাট্ডি পভিতেছিল। এই রপ্তামী ঘাট্ডির चर्बन बिट्नेटनद एमाद एक्टिल धार्वे छ। कादन द्रश्राभी कांबाठ चाममानी भरगात मुला भदिरमांस कदा एवं हेराहे পাৰারণ ও স্বাভাবিক শিয়ম। 'এই নিয়মের বাতিক্রম হইলে আম্দানী ও রপ্তানীর সাম্য রক্ষা করিবার ক্ষা ইংলওকে যুক্তরাষ্ট্র বা কানাড়া হটতে বা আছর্জাতিক অর্থ-ভারার ছটতে কৰ্জ লটতে ছটবে। অবশ্ব ব্রিটেন মুক্তরাষ্ট্রের নিকটে मानील পরিকর্মা অনুযায়ী অর্থ চাহিয়াছিল। কিছ ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সৰে বপ্তানীতে ক্ৰমাগত ঘাটতি চলিতে থাকে এবং हेरलाखित चर्न-छहरिएलत श्रीत्रशंग श्रीत्रशंख इनेटि शादक । बहेक्न हिंग्ल बाकित्म वर्ग-जरुवित्मत विन्धित अमस्य নয়। রপ্তানী বাড়াইবার জন্ম ইংবেজ জাতি গত ছই বংগর সকল রকম ভাগে খীকার করিয়াছে। বলিভে কি. बिक्टिएत बाज्यां भवा क्यारेता ब्रहांनी वृद्धित (ह्रें) क्विशाहि। কিছ তাহাতেও আশাদুরণ ফল পাওয়া যায় নাই। রপ্তানী वृद्धिमा कवाव व्यर्थ जिटिएसव भएक (मडेनिया श्वराव भएक অঞ্জর হওয়া বাতীত অভ কিছু নহে। একদিকে কীয়বাৰ খৰ্থ-क्रिक चन्निक दक्षामी-प्रमण--- अरे छेल्यनपटि रेश्नाविद

धक्यां अथा तिहन यूक्षायुन्त क्यारेश विश्वा चारमतिकांत বাৰাবে (ডলার এলাকায়) নিকের কিনিধ সন্তা করিয়া मिख्या अवर ब्रक्षामी युद्धित (चय (ठडे) कता । चारमितिकांत्रक अरे चर्या श्रीकांत करा हाए। यह कान छेना हिन ना । कारन আৰিক ৰুগতে ইংলভের পতন হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে মাৰ্কিন জাতি নিজ্তি পাইবে না। ভাহা ছাড়া মুস্তাৰ্ল্য हार्भ देरला का बाद के श्रीवेश दिल। (य मक्न प्राप्त व মুক্তামূল্য-সমভায় গ্রহিল (Fundamental disequitibrium) সেই সক্ষ দেশকে আন্তৰ্জাতিক মুদা তহবিল কৰ্ম দিতে পারে না। মৃল্যহ্রাসের পুর্বান্তী পাউও ও ডলার মৃল্য সামোর অভাব ছিল এক্স আছকাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ब्रिटिन कर्क भारतात अधिकाती क्षित्र ना। किंद्र भारतिकत মূল্য হ্রাদের জ্ঞ বিনিময় মূল্যের সাম্য স্থাপিত হইয়াছে এজ্ঞ बिटिन ७२,६०,००,००० छमात्र भश्च कर्क भारेटल भारित। व्यवक बह बक्टे काइएग छात्र उनर्र खरर व्यद्धे सञ्जात वास-জ্বাতিক মুদা-তহবিল হইতে বেশী ধার পাইতে পারিবে। আমাদের টাকার মূল্য কেন পাউভের অহুপাতে ক্যানো হইল ইছার জ্বাবে ভারতের অর্থস্চিব বলিয়াছেন যে, আমাদের বহির্বাণিক্য এখনও বিটেন ও ষ্টালিং এগাকার সাহত শতকরা ৭৫ ভাগ: সুভরাং ত্রিটেনের সহিত তাল না রাখিলে ভারভের ক্ষতিগ্ৰন্ত হটবার সভাবনা ছিল। কেহ কেহ বলৈয়াছেন যে, ভারতবর্ষ এবন স্বাধীন হৃহয়াছে স্তরাং ট্রালিং মুধার অবীনতা ধ্ক:র করা আর উচিত নছে এবং উহার সমান ভালে চলাও স্থাটাৰ নতে। ইহার জ্বাবে অর্থচিব জানাইয়াছেন যে, রিঞার্ড ব্যাঞ্চ আইনের থে বারা অমুধায়ী নির্দ্ধারিত টাকার মুল্যে পাউও ইালিং ক্ষ-বিক্রম ক্রার ব্যবস্থা ছিল তাত্য भारतायन कविश विकार्छ वाक्रक य-कान रेवलिक मूमाव জ্ঞ্য-বিক্রমের (foreign exchange) অবিকার দেওয়া **२**३क्षाट्या काटकरे कारंत्यत क्षिक एरेटल श्रीलिट्डत महिल টাকার গাঁঠছড়া বাবা অ'ছে এই মত যু:এসহ নছে। থালিং এলাকায় থাকাই ভারভের খার্থ, কারণ এই এলাকার সম্পূর্ণ বহিৰ্বাণিজ্যে যে ডলাৱ পাওনা বা সংগ্ৰহ হয় (pooled) তাহা এই এলাকার সকল দেশগুলির মধ্যে আবস্তক্ষত ভাগ ক্রিয়া বেওয়া হয়। এ পর্যাত্ত ভারত এই তহবিল হইতে (२नी शहेशारह, क्वरना कम शह नाहे। होका क्षेत्रिएडव সহিত মুক্ত একৰা যভটা সতা, টাকা অভাত বিদেশী মুদ্ৰার শহিতও যুক্ত ইহাও ততটাই সভা।

ভলাবের তুলনার আমাদের টাকার মূল্য ব্রাস পাইল, ইহাতে মার্কিন দ্রব্যের মূল্য টাকার অঙ্গে বাড়িল ইহা সহক্রেই বুঝা যার। ইহার প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবা দরকার। গভ করেক বংসর যাবং আমরা আমেরিকা অভলার এলাকা ইইতে কোট কোট টাকার বাভ-শভ আমদানী ক্রি-

তেছি। বলি এই আমদানী বন্ধ না করা বার ভবে লেখে बाक्य बूला वाहित्व। यनि अवकाव त्वन मात्म किसिबा क्य पृत्ना विकासत वावदा करतन, जरव रम्या कर বাড়াইয়া দে বাট্ভি পুরণ করিতে হইবে। সে করভারও পদিবে দেশের লোকের উপর। অবর্ড কর্তৃপক্ খোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমান বংগরের শস্ত আমগানী প্রায় শেষ হইয়াছে এবং ভবিয়তে কার আমদানী হটবে না। আশার কৰা বটে, তবে ইহার উপর ভরদা রাবিতে হইলে দেশ-বাসীকে আরও প্রচুর পরিহাণে বাজ-শস্ত উৎপাদন করিতে ছইবে যাহাতে দেশ এই বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়। পঞ্জিত অবাহরলাল দেশবাসীকে কিছু অনশন অভ্যাস করিতে সত্নপদেশ ধিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিক্ষই জানেন যে, ভারত-वर्षत लाकमम्बेत अक वितार भर्याक लाकर क्रुवे (बला (भाष्ट्रेस चःहेटल भास्त्रमा। यदर द्वारहेद खनावककः বায় ও অর্থের অপচয় বধ ক্রিতে পারিলে প্রহূত ক্স্যাণ स्टेर्टि । मुखामूला क्षांभ रच छिएका करा स्टेल रम्हे छिएकमा-সিছির অপর পন্ত। ছইল সরকারের ব্যয়ভার ব্রাণ, উৎপাদনবৃত্তি এবং সকল প্রকার ফব্যের মুগ্য প্রাসের (58)।

मार्किन १३८७ मूरकाखत पूनर्यात्मत वह अहूद मान चामगानी ক্রিবার প্রিক্রনা ক্রা হুইয়াছে। এই সক্লের দাম বাভিয়া পেল। প্রতরাং হয় আমাধের পুরাতন বরাছ অভযায়ী কর মাল কিনিতে হইবে, নতুবা রপ্তানী বাড়াইয়া অধিক পরিয়াণে জলার সংগ্রহ করিতে হটবে। অবশ্ব ভারতের দ্রব্যাদি এখন মার্কিন मुक्तांत्रामा मचा हरेटर अदर अवस भगाएका, विट्यांसण: भाहे, हा অত, ম্যাকানিক এবং লগা ইত্যাদি বেশী রপ্তানীর সভাবনা। कि भारते वाशाद . छात्र ज-भाकिशास्त्र विनिध्दश्व গওপোল এক মৃত্ন সম্ভাৱ স্ট্র ক্বিয়াছে। যে সকল अजादमाक **र्थ्यन क्ष**ष्ट्रीज कारमित्रका स्टेटज जादन जासादम्ब দাম এবনই শতকর৷ ৬০ পর্যন্ত বাভিয়াছে--ভবিষাভে আরও বাহিবে। পর্ণমেন্ট অবস্ত আগেকার আম্দানী অব্যের দাম যাহাতে না বাড়ে ভাহার চেটা করিভেছেন। चारिक्कार्य हेर्। कम्मप द्वेर्ड भारत । ज्रात बहे अक्न खरवात चारांव 'कारमा-वाकाव' एक इहेट हिम्म छाशार्ड সন্দেহ নাই। কারণ নিয়ন্ত্রণের অক্ষতাই নিয়ন্ত্রিত বাহ্বারের পার্খে কালো-বাখারের স্ট্র করে।

কাৰে কাৰ্ছেই দেখা যাইতেছে, মুদ্রামূল্য প্রাক্তি কল হিলাবে মুদ্রাফীতিকনিত মূল্যফীতি দেখা দিতে পারে। যদি ইহা রোধ না করা যার তাহা হুইলে যে আশার এই ব্যবস্থা করা হুইল তাহা নিফল হুইরা যাইবে। এইক্ছই উৎপাদন বৃদ্ধির নিষিম্ভ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হুইবে। বৃষ্টণ অর্থসচিব আহার দেশবাসীকে খোলাবুলি বলিয়া ধিরাছেন যে, পাউত্তর মুক্রামূল্য ক্লানের অর্থ হুইতেছে কটির মূল্য বৃদ্ধি। দেশের

এবং জাতির তবিষ্যতের মূব চাহিয়া সকলকে ছ:বববণ ও 
হার্বত্যানে অভ্যন্ত হইবে। আনাদের দেশের কর্তাদেরও
প্রাথই এরপ বলিতে ভনা যার, কিন্তু আই. সি. এস ও অভার্ক
সরকারী কর্মচারীসপের মোটা মাছিনা ও সংখ্যাবাহল্যের
দক্ষন ও সরকারী অব নানা ভাবে অপচয় হওয়ার অভ অনসাধান
রবের মধ্যে সরকারের প্র'ত কোন সহাম্ভূতিই পরিলক্ষিত
হয় না। কথা ও কাকে সামঞ্জ বিধান না হইলে আমাদের
দেশের ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধ উৎসাহিত হইবার কারণ দেখা
যাইতেছে না। বর্তমান সক্ষ্য অভিক্রম ক'রতে না পারিলে
অভীত পরাধীনভার মানি পর্যন্ত যে স্বাধীনভালাত্তর পরবর্ত্তী
অসকলভাকে হার মানাইবে ভালতে সন্দেহ নাই।

ভবে আশার কথা ইভিমবোই এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সচেত্রন হটরাছেন এবং খে'বণা করিরাছেন বস্ত্র ও খাড়নূল্য শতকরা দশ অংশ ক্যাইবেন। অবক্স এ বিষয়ে
বথোচিত কার্যুখ্টী সরকার নিক্ষয়ই প্রহণ করিবেন।
কিছ সর্ব্যাধারণের, বিশেষতঃ উৎপাদনকারীদের আছিরিক
সহায়ত্তি ও স্ক্রিয় সহযোগিতানা থাকিলে সাক্ষালাভ সক্ষর নহে। পুঁকিণতি ও শ্রমিকের লড়াই চলিবে অথচ উৎপাদন বাভিবে ইছা আশা করা বাতৃলতা মাত্র। আমরা বর্তমানে এক চুই চক্রের (vicious circle) মধ্যে খুরপাক খাইতেছি। ইহা ভেদ মা করিতে পারিলে মঙ্গল মাই।

অবস্থ একদিকে যেমন মার্কিন মূল্ক ছইতে আমাদের আমদানী অব্যের বৃল্য শতকরা ত্রিশ টাকা বাভিয়াছে অগ্রদকে তেমনি ডলার-মূল্যে টাকা সন্তা ছওয়ার এদেশে মার্কিন মূলবন নিয়োগ করা লাভকনক ছইরাছে। কিছুকাল ছইতে ভারত ও পাকিছান পালা দিয়া বিদেশী মূলবন নিয়োগ করিতেছে। বিদেশা মূলবনের আবস্তকতা অহাকার না করিলেও ইছার ভবিষ্যং প্রতিক্রিয়া বা আশ্রার কৃষা শর্ম রাবিতে হয়। মূলবন প্রদানের অহিলায় কোনো দেশের আভ্যৱত্রীণ ব্যাপারে পরবাষ্ট্রের ছন্তকেশের কৃষা না হয় ছাভিয়া বিলাম.

কিছ ইহা ভো সভা যে, কৰ্জ করা মূপৰন কোন এক দিন পরিশোধ করিতে एইবে এবং সুলবনের উপর রীতিমত পুদ मिटल एरेटन । हेराब अर्थरे एरेटलट (श. कर्क करा बृत्रक्य ( अवीर विदयन इटेट्ड आध्रमामी कदा छैरशान्द्रमञ् अवाषि—capital goods) উপষ্ঠ क्रा बाही हेट्ड इटें(व । जाका ना कविटल बामारमध मान्न वाजिरत बान বাভিবে না। শেষ প্রায় রপ্তানী বাচাইয়া হুদও আদল क्षमात कल मन <९मा ८० (काछ है।का वासवताक हरेशांदा । अरे हाकाद अकहा दुहर अरम वाहित्तत मुल्यन। পরিকল্পনা সফল হটলে দেশবাসী সভাসভাই লাভবান क्टेर्या फेरलामनवृति (क्विंस, विद्यार, टेलामि) क्टेरलंट मुम्बन ७ जून शतित्यांव कवात शत्व शहा बाकित्व দেশবাসী তাহা ভোগ করিতে থাকিবে এবং দেশ স্বামীভাবে আৰ্থিক উন্নতির এক ৰাপ উপরে উঠিবে। সুসরাং আসল কৰা হুটভেছে অপচয় নিবারণ এবং আর্থিক উন্নতির জন্ত দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সহাত্তত্তি ও সমবেত চেষ্টা। ইছা चाबदकांद्र क्षप्र अकास चारमाकः। अहे महत्व कथा एम्ट्यंद लाक वृत्तित्व अप जाभदात ममात्नाहन। कृदिशारे माश्चिष व्यय इहेल अक्षा ना छाविया निक निक क्षवा प्रयस्त प्रकान ছইতে পারিবে।

মুধামূল্য ব্লাস আর্থিক সমস্থা সমাবানের একটা পথ মাজ এবং এই পথে পা দিলে আবার বহু সমস্তার সন্মুখীন হইবার সভাবনা। এই পূচন সমস্তাগুলিরও সমাবানের প্রভাজন। এই সমাবানের জন্ম চাই জ্ঞান্ত পরিপ্রম ও জাতীর শক্তির সন্মতার্থী প্রয়োগ। মাহিনার্থির আন্দোলন কেবল মাহিনা বৃথির ধারা আরও ক্ষ্টলভার স্ক্টি করে। লোকের প্রাথমিক প্রয়োজন বাওয়:-পরার সংস্থান ও বাসগৃহের ব্যবস্থা। সমস্থই উৎপাদন বৃথির বিভিন্ন বিক মাত্র। সমস্থা এড়াইরা সমস্থার সমাবান কৃট বাজনীতির আল হইলেও অর্থনীতির বাজাবিক নিয়মে ভাহা ব্যাহত ইইতে বাব্য।



# রাসবিহারী বস্থ

#### গ্রীসোমেক্সনাথ রায়

যথম বিটিশরাক বিপ্লবী বাসবিহারী বসুর মাধার বাধ বিশ মোটা টাকা খোষণা করেন, তথন দেশের অবহা বিবেচনা করে তার বঙ্গুরা তাঁকে কোন বাধীন দেশে সিরে কিছুদিন আহুগোপন করে থাকবার বাধ বিশেষ ভাবে অহুরোর করতে লাগলেন। বিপ্লবী রাসবিহারীর ভারতন্যাতার আত্রর হেকে যাবার আদে ইক্ষা হিল না। কিছুদিন আত্রনাধন করে থাকাই হির বাধানে সিরে কিছুদিন আত্রন্থাপন করে থাকাই হির হ'ল।

ভখন পাসপোটের ব্যবহা ছিল না। একটা ছাড়পথ পুলিস ক্ষিসনারের দপ্তর খেকে নিভে হ'ত। রাসবিহারীর ছাড় চারদিকে পুলিস গুপ্তচরের বোরাপুরির হিছিক খুবই ছিল। তা সত্তেও রাসবিহারী সহসা একদিন নিছে পুলিস ক্ষিসনারের দপ্তরে গিয়ে সাহেবের সজে দেখা করেন এবং বলেন—"আমি রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্টোরী। কবি ছাপান বাবেন। ছামাকে আগে সিরে ওবানে সব ব্যবহা করতে হবে, কাকেই ছাড়পথ নিতে এসেছি।" তবনই ছাড়প্তের ব্যবহা হবে পেল। রাসবিহারী ছাড়পথ নিয়ে হাসতে হাসতে চলে এলেন। যে রাসবিহারী করবার জ্ঞা বড় বড় থেনা এবং থানার থানার ওার কটো রেখে দিরে যোটা টাকা খোষণা করা হরেছিল, সেই রাসবিহারী করং ক্ষিন্দার সাহেবেকে দর্শন দিলেন, ছব্চ সাহেবের মনে ক্ষোন সন্দেহের উল্লেক হ'ল না।

এই রক্ম কতবার হয়েছে তাঁর জীবনে। তাই যে-কণা
তিমি নিজে প্রারই বলতেন তারই পুনরায়তি করি—"রাবে কেই মারে কে, মারে কেই রাবে কে।" তগবানের প্রতি রাসবিহারীর প্রগাঢ় তক্তি ছিল। সিমলা বেকে আরক্ত করে অনেক ভারগায় তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই সকল মন্দিরে ভক্তেরা এসে মায়ের শুখল কি ভাবে মোচন করা যায় তার প্রামর্শ করতেন।

আহাজ ঠিক করে রাসবিহারী বিবিরপুরে রওমা হলেন।

পদে অসুধীনন সমিতির জীশচীন সাঞাল ও সিরিকাবার্
পেলেন পৌছে দিতে। কে জানত দেশ থেকে এই তার শেষ

বহার।

প্রথম শ্রেমীর আবেনাথী রাসবিধারী, আহাবের ক্যাপ্টেনের সলে আবে থেকেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন, আহাক ছাড়বার পরে প্রথম ২।১ দিন তিনি ক্যাপ্টেনের সলেই থাওরা-গাওরা ক্রলেন। এড়দিন বহনতি নিরে 'ডেকে' আরোহীদের স্বয়া এবং ব্যবস্থা দেবে কিরে বিরে ক্যাপ্টেনকে বললেন—তেকে আমার বে সকল তারেরা কট করে বাচ্ছেদ আমি তাঁদের সলে বেতে চাই। তার পর বেকে রাসবিহারী ওলের সহিত ভেকে বলে বেতেদ এবং সব সমরেই তাদের সলে বেকেই সময় কাটাতেম। কিন্তু তাঁর



রাসবিহারী বস্থ

 ওদিকে কোন কাহাক পৌছালে খেন অসুসন্ধান করা হয় এবং **ट** ए एक का नाव निरंद शिख (यम नाम निरं क्यांदर्श एवं। विल काठीक मान, के मान (मटब काटक बता माटन।

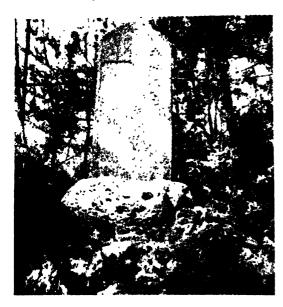

টোকিওর নিকটে পাছাড়ের উপর রাসবিহারী কর্তক প্র'ভঞ্জি খ্রাভ-ফলক

এদিকে প্রাণবিধারীর কাছাক বক্তরে পৌছাবার সলে সকে সমন্ত্রপূলিগবাহিনী এলে ভাহাত খেরাও করল এবং ভয় ভয় कृत्व चन्नभक्षान कृताव शत्व कृत्य कंत-- श्राक्त कृत्य वानाव গিয়ে নাম সহি করতে হবে। প্রথম ডেকের যাত্রী-(एव भागा, जाद भद दिजीय ७ क्षय (समैत जारवार एवं। যাতীরা ভো সব রেলে আগুন, একজন বিপ্লবীর জঙ भक्तारक कडे (प्रवश---- a कि बक्य वावश् । बामविहाबी e जकरमब मान त्थान मिरमन अवर मामद मांच्छ देव दे কংতে করতে পু'লগ বে**ট**ভ হয়ে খানায় উপ'ছত হলেন। प्'लम-श्रवात्वत खत्रा (पत् वाम'त्रातो त्रालय (ग्. এর साज (बर्क अवर्षा (बवारे भारत। वादव कावव (कर्कत या बोरबत সহি এবং বাসুলের দিকে একর দিতে দিতে ওর মাধা প্রায় क्ष कट्स 'न्द्रस्थ एक । दार्भावकाती बाध महित मध्य कामवास स्वाटने प्'नम-अवान्दक भिनादक विदय अवर कवाब कवाब खावल चक्यनक करत एक्टरान अवर एयह निट्कत माथ म'क् कतवात भवस रुल, जात म (न पूलनाट अकडे। अतर यह कुरे जिस च-८क हुड (७०६) । जनादबढे शिट्स बिटक अकडे। स्वाटनन चात नकम नाम भार करत भिनादक है। बर्फ है। बर्फ कामादक जामा । काशक (वाक भिरम । वशकर त्याक राजीत्वत रशक बंबामबद्द जिल्ल कामादन दश्रदनम ।

ভাপাৰে গিয়ে তিনি এক বংসর ভারগোপন করে ছিলেন अवर व्यवनव नवस्वत नवहें क् कार्याची कावा (नवबाद कह এর টকেও এই ছিল যে, রাসবিহারীর ভাষ হাতের আতুলে ১ব্যর করতেব। এক বংসরে ভাপানী ভাষা এত ভাল ভাবে चावक करबाबरमन रव, निक्छ कालानी वर्गम वर्ग किह বলতেন, সকলে আক্ষর্য হয়ে বেভ। উপরস্ক আলু সম্বের ভেতর অনেকের প্রহা অর্জন করে তিনি ভাষের সহিত বছুৰখনে আৰহ হয়ে পঢ়োহলেন। বিব্যাত নাকাযুৱা পৱি-বাবের মেরেদের রাগবিদারী কিছাবন ইংরেজী ভাষা শেবাভে শারত করেন এবং মেরেদের কাছ খেকে নিজেও জাপানী ভাষা শিকার সাহায়া পান। ভাপানী ভাষার ভিনি ভানের वरे निर्दिष्म अदर (मधनि मिया बूवरे छेक श्वान जावकात TO WICE I

> ইভিষ্থে বিটশৱাৰ টের পেলেন যে, রাসবিহারী ভাপানে चांचरंशां नन करत चारहन, जर्बन चांभान श्रवर्रमञ्जेरक मिरत বাস্বিহারীকে ধরবার চেষ্টা চলতে লাগল —জাপান প্রব্যেন্টকে পুরস্বারধরণ অনেক টাকা ভেট দেবার লোভও দেবানো হয়েছিল। বিটিশ গুণ্ডচরেরাও তার সন্ধানে মুরে বেড়াডে লাগল। এই সময়ে ভিনি নাকামুৱার বড় মেরেকে বিবাহ करवन। कांत्र क्षेत्र क्षेत्र अवश् वकूरम्ब (हा क्षेत्र (हा वाका विक्रिय-বাৰ কৃতকাৰ্য হতে পাৱেন নি। ভাপান গ্ৰণ্মেন্ট ব্ৰিটাণ मबकाबरक कानालन, आयांव श्रका-कश्राक वाम वहावी विवाह करतरहम, कारकहे चाहेनछ: जामारमद किहू कदवांत (नड, (मक्ड चामवा इ:बिछ। अहे व्याभादवत भव वामविवादी कांत्र पक्रदाव मरम वावभारत मिश्र एम, बिर्ट्य कर्षानिक अवर वृष्ट्रत दावा जिनि (महे श्राज्ञीभिक्षिक वानक वस करविष्टलम । **बरे প্রতিষ্ঠানট কাপাবে গর্কর 'নাকাযুবারা' নামে পরিচিত।** अब वारमावक चार दिल करश्क लक्ष है।का ।

वान'वरावीव भी अवहीं (सत्म ও अवही स्वर्ध द्वार्थ भवरमाक्त्रम्य करवम् । हेश्व किष्टकाम भरवहे आवाब बिक्रिय-वाक वामावराबीटक बबबाब (५%) करबन । खबन काब बहुबा গিয়ে ব্লাক ডাগন সোগাইটির প্রতিঠাতা ভরানাকে পিছে ৰৱেন। ভাপান প্ৰৰ্থমেণ্ট ৱাস্বিছানীকে ৰৱে (पराव क्ष हर्ष (भन अवर जाता कारक ब्रेक्ट बारक। विक बरे मनव छन्नाम। यनरमन, यश्रदक चामात बाक्टिछ नाविद्धां पछ । बार्गावहादी छाँद वाकीटल बालांद निरमन । कारानी शूनित्र बरद (शत्म खदावा कादक विक्वाकीट धान विराय हा । पूलिन गर्ना सक्ति कानान द्वामा का भावा वांत्व ना-कांत्वर विक्रियान किंद्र क्वत्व भावत्वम मा। তরাখা মণুশ্ব সাবু প্রঞ্তির লোক ছিলেন। তার শ্বত विम अपनक, निर्क काम किर्म (अल्डा पाक्टन मा. क्रिक यान प्रवासन त्या, क्रांब नवर्गायके कि व्यापन क्रिक पश्चार करायम, प्रमाम जात वाजिनाम करायम धनर कारक

কুৰবার লাব্য কারও ছিল না। কুল-ছাপান বৃদ্ধ প্রধানতঃ ভরানার প্ররোচনার হয়েছিল। গোড়ার গবর্ণনেন্টের ইচ্ছা ছিল না, ভিনিই ছাপান গবর্ণনেন্টকে বৃদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করেন।

ছঃখকট এবং কর্মবান্ততার মব্যেও রাস্বিহারী তার দেশের সহক্ষীদের কর্মনও ভূসতে পারেন নি এবং হারা দেশ-মাড্কার বেলীবৃলে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মায়ের পূলা করে সেবেন, তাদের স্থাতিরকার ক্ষা টোকিও থেকে কিছু দূরে পাহাতের উপর স্থাকর পাইন গাছের তলার স্থাতিভক্ত ভ্রাপম করেছিলেন। প্রায়ই অবসর সময়ে পাহাতের উপর জার নিক্ষর বাড়ীতে গিয়ে থাক্তেন, এবং নির্দ্ধনে কৃথা স্থান করে অতিভূত হয়ে পড়তেন।

ভারতের এবং এশিয়ার অভাভ দেশের ছেলেদের করু তিনি
টোকিওতে 'এশিয়া লক' নামে একট সুক্ষর ছাত্রনিবাস স্থাপন
করেন যাতে গরীব ছেলেরা সিয়ে খাবীন দেশের পরিবেশ দেশে
পরাবীনভার শ্লানি সহরে সচেতথ হতে পারে সেই উদ্দেশা।
অবিকাংশ ছেলের থাকা খাওয়ার ব্যর তিনি নিকেই বহুন
করতেন। বলতেন—দেশ, আমি এই ছাত্রাবাস বঙুলোকের
ছেলেদের করু করি নি। যাদের টাকা আছে ভারা বহু বহু
হোটেলে থাকতে পারবে। এটা গরীবদের প্রতিষ্ঠান।
এখানে এসে আমার ছেশের ছেলেরা চোব মেলে দেবে যাক্
এয়া কি করছে, দেশকে এয়া কত ভালবাসে। গ্লামবিহারী
ভাপানের অনেক প্রতিষ্ঠানের সকেই ভড়িত ছিলেন এবং মুক্ত
হতে অর্থ দান করতেন।

তাঁর বক্তৃতা শুনবার হুত অনেক শিক্ষাকেল ও নানা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্থরোধ আসত এবং সময় পেলেই তিনি গিবে ভাষের অভুৱোৰ রকা করতেন। এশিয়াবাদীর ক্স जिमि कार्शास काल्काल अत्मित्रियां श्राप्त कृत्यम । এশিরার মনীয়ীদের মধ্যে কেট কাপানে পেলে ভার সলে উক্ত স্মিতির সভাদের ভিনি নানা বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা কর তেন। তা হাড়া উক্ত সমিতির জাপানী পণ্ডিত এবং সভাদের হৰো কেউ কেউ কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে মাৰে মাৰে খালোচনা করতেন। এই ভাবে পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক भार्क ছাপিত হ'ত। এর অধিকাংশ ব্যয়ভার ভিনি নিজে বহুন क्षंडिय । तानविश्वादी कांभारतत श्रक्षा स्वात भरतक ( ১৯৩৪ াল ) বিষ্টশরাক আরও একবার তাঁকে ধরে আনবার কর পাক পাঠান। এককম পার্শি গিরে এশিরা লকে উঠেন <sup>जवर</sup> वांत्रविश्वीटक श्ववांव (छड़ी क्रांवम, क्रिक क्षांनामी नृतित्र খনর পাওরার সংক সকেই লোক্টর আর পালা পাওয়া यांब बि।



শ্বলি-কলকের সন্মুৰে রাগবিদারী বসু

ভারপরে দিজীয় বিশ্বহৃদ্ধে রাসবিহারী দেশের স্বাধীনভার আচ প্রাণপন চেষ্টা করেন এবং কারই চেষ্টায় প্রথমে স্বাহাদ হিন্দ কৌন সঠিত হয়। রাসবিহারী ছাভা অন কেই নেই সময় কোন প্রতিষ্ঠান গভতে গেলে জাপানীরা বোব হয় সেইকে অহুবেই বিনাশ করত। রাসবিহারী শেষে নেতাক্রী স্ভায়-চক্রকে জার্ছানী থেকে আনিয়ে তার হাতে সব ভার ছেড়ে দিলেন।

রাসবিহারী নিঃ যার্থভাবে দেশসেবা করে গেছেন এবং কি করে দেশকে খাবীন করা যায় এই ছিল সার একমাল্ল চিন্তা। যাতে ভারত জাপানের হাতে না যায় সেই উত্তেশ্র তিনি আলাল হিন্দ কৌলকে রীতিমত আঁট্রাট বেঁবে গঠন করেন। আপানীর। ভারত জয় করলে ভার অবস্থা অল আলার বারণ করত। ভা বুবেই ভিন্ন আগে থেকে জাপানীদের নানা ভাবে বুবিয়ে তবে আলাদ হিন্দ ফৌল সঠন করতে পেরেভালনে। দেশের নিমিন্ত চুঃবক্ট বরণ এবং ভাগেগীকার করার রাগবিহারীকে জাপানার। শ্রম্মা করত।

ভার সব চেয়ে বছ আকাজ্য। দেশের স্বাধীনতাল'ভ আৰু
আংশিক ভাবে পূর্ব হ্যেছে, কিন্তু তার আর একট ইচ্ছা
ছিল দেশে কেরবার। জাপানে ছেলেমেরে, আগ্নীয় স্বৰুশ,
বসুবাছর সবই ছিল, কিন্তু দেশের কবা মনে পালে অথবা কেউ যবন দেশে কেরবার জভ তার কাছে বিদায় নিভে যেতেন ভবনই সেই ব্যাল্পি কঠোর বিপ্লবীলেঠের চোব ছুটি ছল ছল করে উঠিত।

## मार्किनि ७

### গ্রীশৈলেন্দ্রক লাহা

টাইগার হিল, টাইগার হিল, টাইগার হিল চল্, কেউ-বা মোটরে, কেউ-বা ঘোড়ার, কেউ কেউ পারদল। সারি বেঁৰে চলে রাত্রি ছপরে পদাভিক দল পথের উপরে, পাঁচটার আগে পৌছিতে হবে মন তাই উচ্ছল, টাইগার হিল, টাইগার হিল, টাইগার হিল চলু।

গভীর রাত্রে যাত্রী কাগাতে মোটর-হর্ণ বাব্দে,
ঘূমিরেছে যারা বড়মডি উঠি' তারা তাড়াতাড়ি সাব্দে।
লোড়সওয়ারেশ রাত্রি ছটার
বর্র পথে অধ হুটার,
যায় না-কো যারা মুবের উপর
রাগ্টেনে দেয় লাকে,
মনের ভিতর শিশ্বে যাবার মোটর-হর্ণ বাব্দে।

দাৰ্শিলিডের শৈলনিবালে এসেছি আমরা সবে,
পথের ছু ৰ'রে টোপর মাধায় দেবদারু-রাজি শোডে।
কথনো-বা সবি কুয়াশায় ঢাকা,
ক্ষগ' যারে বলে, ভাল ব'লে রাধা,
কথনো-বা রবি উন্তাসিত সে
উল্লে নীল নতে,
দার্শিলিডের নব নব কত দুর্ভ দেবেছি সবে।

যথন-সে দিন গুঠনছীন আকাশেতে মেধ নাই, দাৰ্কিলিঙের রূপের ভুলনা তথন কোথার পাই ?
শোভার অভুল শৈলনগরী,
হিমালর তাবে আছে জোড়ে ধরি,
রাজে অগংখা গিরির শুল
যথন যেদিকে চাই,
উজ্ল হিম গুঠনছীন, আকাশেতে মেধ নাই।

সন্ধার শ্বণ দেবেছি তোষার, তৃমি যে শৈলবাদী,
কলরবহীন নিজনভার শুনে'ছ ভোষার বাদী।
দীপালি সাধানো উঁচুভে নীচুভে,
বাণিভে শোভা পারি নে কিছুভে,
গন্ধের পুরী বু'ব এই
পর্কাত-রাজ্বানী,
ভারার বচিত আকাশের নীচে শোভিছ শৈলরাদী।

শাস্ত নয়নে চেয়ে আছে টাদ অন্ত স্থেত্-ভরে,
মুদ্রের কোন্ স্বের মতন জ্যোৎসা করিয়া পড়ে।
আজি কোজাগরী রাত্রি জাগিয়া,
মুতন উষার উদয় লাগিয়া
নত-উয়ত পথ বাহি উঠি
শৈল-শীর্ষ পরে,
পূর্বচন্তা প্রতীকা করে একান্ত স্লেত্-ভরে।

টাইগার হিল, টাইগার হিল, টাইগার হিল চপ্.
উধা-আগমন দেখিতে আমার মন হ'ল চকল।
এসেছি আমরা গিরির চূডার
যেখার দেবতা কেতন উভার,
বিচিত্র কত বর্ণ-বিভার
দিগল বলমল,
টাইগার হিল, টাইগার হিল, চাইগার হিল চল্।

দেখেছি দেখেছি অপূর্ক সেই নবীন কর্থোদয়,
দূরে কাঞ্চনজ্জা-শিবরে সোনার প্লাবন বয়।
প্রণমি আমার আলোর দেবভা,
কি ভূমি, কে ভূমি, কেমনে কব ভা,
সুবর্ণ রথ, অরুণ সার্থি,
কি প্রম বিশ্বয়।
টুক্র-অচলে কেথেছি আম্বা মবীন কর্থোদয়।



## হরিণঘাটা

#### গ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পত কৈঠে মাদের প্রবাসীতে "হ্রিণঘাটা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিবিহাছিলাম। তাহার পর পত ১০ই জুলাই পশ্চিমবল পল্লীমকল সমিতির সভাপতি শীর্ত রমাপ্রদাদ মুবোপাধাার প্রবং সমিতির অভাত সভাদের সহিত আমিও হ্রিণঘাটা গিরাহিলাম। হ্রিণঘাটা দেবিবার পূর্বে প্রবন্ধে যে সকল বিষয় সাবারণভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং মোটাযুট

ভাবে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, ছরিণঘাটা দেখিবার পর সেই
সকল বিষয় সম্বন্ধ মতের বিশেষ কোন
পরিবর্তন করা প্রয়োজন ব'লয়া মনে
হুটতেছে না। বরং সেখানে এমন জনেক
অভিনব ব্যাপার দেখিয়াছিলাম যাহা
আমার প্রের মতই প্রবলতর ভাবে
সমর্থন করে এবং আরও দৃঢ়তার সহিত
বলা যায় যে, অয়ধা অক্স অর্থের অপচয়
হুটতেছে।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা বেদগানিরা পশু-মহাবিভালরে পশ্চিমবদ ভেইবিনারী এসোগিংশেনের উভোগে মাননীয় মন্ত্রী প্রতিভারণ মন্ত্রদার মহাশরের সভাপতিত্ব একটি সভা অন্তর্ভিত হব্যাহিল। এই সভায় আমি উপস্থিত হিলাম। উক্ত সভায় ভারত-

গবর্ণমেন্টের পশু-বিশেষজ্ঞ ( এনিমাাল ছাজবেকি কমিশনার)
মি: পি. এন্. নক্ষা আমালের দেশের গো-ফাভির উরভি সম্বন্ধে
করেকট কথা বলিয়াছিলেন। তিনি সম্মানজনক বিলাতী
উণাবি অর্জন করিয়াছেন এবং একজন উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক
ও পশুবিশেষজ্ঞ, কিন্তু তাঁহার বক্তভার শ্রোভাদের চমক
লাগাইবার প্রয়াস ছিল মা, তাঁহার কথাওলি সাধারণের
পক্ষে সহক্ষবোর্য হইয়াছিল। সভার শেষে এ সম্বন্ধে
তাঁহার সহিত আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও হইয়াছিল।
বিঃ মক্ষা যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে
মিনেকগুলিই হরিণবাটা সম্বন্ধে প্রয়োজ্ঞ এবং আমার প্রবন্ধে
লিখিত মতেরও সমর্থন তাহাতে পাইতেছি। স্মৃতরাং তাহার
কথাওলি আমাদের মৃত সাধারণ মাসুষ্বের কান্ধে লাগিতে
পারে ভাবিয়া একে একে সেগুলির উল্লেখ ক্ষিতেছি:—

১। বিভিন্ন আবহাওয়াও অবহার্ক ভিন্ন ভিন্ন ছানের উপবোদী বিভিন্ন কর্মের (type) গো-ভাতির প্রধানন । এখন কি. একই প্রবেশের সকল অঞ্চল একই রক্ষের গরু উপযোগী না হটতেও পারে। এই উক্তেরে যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী পো-কাভির প্রকানের ক্ষণ বিভিন্ন রক্ষের গরু লট্যা পরীকা ও গবেষণা করা হটভেছে।

২। স্থানীয় গো-ভাতি যদি অবনতির চরম সীমায় মা গৌছিয়া থাকে এবং কভক ভলি বিশেষ গুণ (Quality)সম্পন্ন স্থানীয় গঞ্জ যদি পাওয়া যায় ভাতা ভ্টলে স্থানীয় গঞ



ছরিণখাটা পরিদর্শনকারিগণ

নিৰ্ব্বাচনের দাবাই পো-লাভিত্র উন্নতিদাৰন অধিকভর বাহুনীয়। কিছ মূল বংশের (basic stock) যদি ধুবই অবন্তি হুইয়া থাকে ভাষা হুইলে অধিকভর সময় লাগিবে।

- ৩। এক কোণা যাঁণ ও গাভীর সন্মিলনে অবিক ছগ্ধবতী গাভীর কর ছইতে পারে, কিন্তু সেই যাঁত ও গাভীর মিলনে অবিক পরিশ্রমশীল বলন ক্রিতে পারে না।
- ৪। খাদ্যের এবং গোচারণের ক্ষমির উপর্ক্ত ব্যবস্থা
  না ক্রিয়া গো-কাভির উন্নভির চেটা একেবারেই বার্বভার
  পর্যাবসিত হুটবে, বিশেষত: যদি উংকৃষ্ট শ্রেমীর গরু গোকাভির
  এই উন্নজনাবনে ব্যবস্থাত হয়। খালকেই সর্প্রপ্রমে প্রারাজ
  দিতে হুটবে। বর্তমানে ভারভবর্ষের সক্ল স্থানেই গো-খালের
  ব্রই ক্ষভাব ক্ষাহে। স্বভরাং সর্পাত্রে গরুর খালসম্ভার
  স্থাবান করা উচিত।
- ৫। গে'-ছাতি সহতে অভিজ্ঞ ছানীর বেসরকারী ব্যক্তি-গণ এবং গোলাতির প্রধান সহতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের

ভাষা নির্ভাৱণ করা একার দরকার। কোমও পরিকল্পনা প্রভাতের সময় বাদ, বাসম্বাম, ভদ্বাবধান প্রভৃতি সম্বতে জ্ম-সাধারণের বর্ডমান সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়দিকই বিবেচমা করিতে হইবে।

৬। গো-ফাতির উন্নতিবিধানের স্কল প্রচেটা এটরণ হওয়া দরকার যাহার কল অনসাধারণ তাহাদের বর্ত্তযান অর্থনৈতিক হ্রবদায়ও অতি সহজে লাভ ক্রিয়া উপতৃত হুটতে পারে।

শ্রীরক্ত নকা আরও বলিরাছিলেন যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে একই রক্ষের ও একই মানের পশু-চিকিংসা-'শকার ব্যবহা হওয়া উচিত এবং পশু-চিকিংসা শিকায়তনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্নীয়। ভারতের অনেক



স্বিপ্ৰাচীৰ গোশালায় গৰু ৱাৰিবাৰ উন্নত ধ্ৰুপের ব্যব্সা

প্রচেশের পশু-চিকিৎসা শিক্ষারতমগুলির শিক্ষার 'মান' উন্নত করা হইরাছে এবং সেগুলিতে বিশ্ববিভালরের অন্তর্ভূ করা হইরাছে, কিন্তু এ বিষয়ে পশ্চিমবক এবনও অনেক পশ্চাতে পশ্চিরা আছে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বঙ্মানে পশ্চ-চিকিৎসা বিভাগের কর্মচারিগণের মাহিনা, ভাতা প্রভূতি আদে) লোভনীর নহে এবং এই কারণে পশু চিকিৎসা শিক্ষার প্রতি শিক্ষিত যুবকদের তেমন আকর্ষণ নাই। উদাহরণ-শ্বন্ধ তিনি বলেন যে, উপরুক্ত রুত্তির ব্যবহা থাকা সভ্তেও বোশ্বাই প্রচেশের শশু-চিকিৎসা শিক্ষালাভের ভঙ্গ আসিতেহেন না। স্ক্তরাং পশ্চ-চিকিৎসা বিভাগের কর্মচারীবের বেভনাবির উন্নতি বা হুইলে

পশুচি কংলা শিক্ষার ক্ষম যুবককের ব্রোচিত আগ্রন্থের প্র



হরিণ্ঘাটার গোশালা

শ্রীযুক্ত মন্দার মতে পশু-বিজ্ঞান সম্পর্কীর সকল বিষয় এবং পশুক্ষাতির উন্নতি সম্বন্ধে সকল প্রকার শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি একট বিভাগের অবীনে থাকা বাছনীয়। ভারতের অনেক প্রশেশ এই ব্যবহা বলবং আছে। কিছু পশ্চিমবলে এই ব্যবহা এবমও প্রবর্তিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত প্রদেশের গে'-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে সকল প্রকার পরিকল্পনা প্রশন্ধ ও কার্যা-পদ্ধতি নির্দ্ধারণের অভ সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের লইনা একট প্রামর্শনাভা সমিতি গঠিত হওয়া একাছ আবশ্যক।



হরিণৰাটার মোরগ ও মুর্থী

খানি.মা, ছত্রিপ্ৰাচীত্র কার্যপরিচালনার শ্রীর্ক্ত নকার কোন পরামর্শ এবণ কর। হয় কি না। তবে ছত্তিপ্ৰাচীত্র কার্যাবলী বেবিয়া মনে হয়, ইহার ব্যবহায়ির সহিত্য ভাহার কোনই সম্পর্ক নাই।

### পথহারা

#### 🗃রামপদ মুখোপাধ্যায়

3

হরনদীর থাবে বারা বাস করেম তারা কোন দিন জন্ম। করতে পারবেন মা—এই জরাকীর্প নগীটরও একদিন যৌবন ছিল। যৌবনের বর্দ্মবশতঃ হরছ আবেসে ভটের বাব। অপ্রাহ্ম করে সে বাঁপিরে পড়ত প্রাথের উপর এবং ভার দৌরান্যে তীরবর্ডী করেকবানি প্রায় একদা নিশ্চিত্র হৈরে সিরেছিল। তবন নদার একটা মুব গলার সচ্চে সংযুক্ত ছিল। বর্ষার আবিক্যো সেই মুব দিরে প্রবল্প বেসে আসত জনপ্রোত, ত্র-উচ্চ ভটের প্রাচীর সে বেস রোধ করতে পারত মা।

এখন ছ' মুখ লুপ্ত অপরিসর নালার যেটুকু খোলাটে কল পড়ে আছে—ভাকে নদীর পৌরব দেওয়া চলে না। ছ'বারের চরভূমি আবাদ ছওরাতে নদী-মুখ পুকিরেছে বরিঞীর কোলে। গলার দিকের বাবটা আবু নির্থক। ভারই কোল বরাবর যোক্তম-বিভ্ত মাটর ভূপে সোনা-কলানো মাঠের রূপ উঠেছে ফুটে। সবুক বানের নীষে দিনের আলো বলমল করে—বাভাসে সির সির করে দোলে ভার ভবকগুল। ভারের ভবা গলার কল-করোলধ্বনি শ্রুভির বাইরে চলে গেছে। গলা বেকে নদী বিছিল হরেছে।

সেবারের মহাবভার যে ক'বানা আন তেসে সিবেছিল—তার মব্যে হরনদী আমের ক্ষতিই হরেছিল বেশী। তিন মাস কলের মব্যে ভূবে ছিল প্রায—প্রামবাসীর। বাসা বেঁবেছিল হানাছরে।

নদীর বভাব অনেকটা বাবের মত। পোষ মেনেও হবোগ-প্রবিধা পেলে হিংল্ল হয়ে উঠতে ভার বাবে না—এই প্রবাদ বাড়াইকে মেনে নিয়ে পদ্দোচন চির্নদিনের মভই প্রাম হেড়েছিলেন। বিভ্নমানের ভিনিই ছিলেন প্রামের প্রবাদ—ব্রাহ্মণ বলে সমাব্যের শীর্ষভ্র বটে।

۵

সে হ'ল এক শতাৰী আগেকার কথা। বিষেশী শাসন তথন সবে কারেন হয়ে বসেছে। সিপাছী বিজোহের অনুবা গারতবর্ধের মাইতে অনুবিত হয় মি। এবার-ওবার চোর-ভাকাতের উপত্রব যথেপ্ত থাকলেও সমাজের শাসন ছিল উঠিন। সমাজ্পাতির ক্ষমতা রাজ্জ্মতার মতই নিরহুণ ছিল। তরু মধীর ক্রুর স্থভাব শারণ করে পললোচন চির্লিদ্দের ক্ষ্মান ছেভেছিলেন। চোর-ভাকাতের যথেপ্ত ভা বিছা বিলোক্তিয়ান প্রকাশিন কোন বস্তিবিহল আনাখীর-অধ্যাতি প্রথম বিধেন নি। হয়নদী থেকে ক্রোশ রুই হবে শহরণকা প্রাপুর প্রামের একেবারে মার্কানে বিধা

চাবেক ক্ষমি কিনে ফেললেন। ক্ষমকায়েক আছীয়কে আমলেন টেনে। বসতবাঙীর ক্ষম বিধা ছুই ক্ষম বেবে বাকিটা তাদের তাগ করে দিলেন। এই ভাবে গুলের হারা বৃর্ণহত হয়ে পদ্মলোচন নিরাপদ আশ্রম্মীত রচনা করলেন।

ভার পরেও কেটেছে পঞ্চাশ বছর। সিপাদী র্থ ছয়েছে, দয়ামধী মহারাধী কোম্পানীর হাত থেকে নিজে নিয়েছেন রাজাভার। যে ভাষাক এভকাল নলচে আডাল দিয়ে বাওয়া চলভ তা প্রকাশেই টানা হচ্ছে—চক্লজার বালাই বড় একটা নাই।

পললোচন দেছ বেথেছেন। তার পুত্র রাজীবলোচন বাপের মুবে লোনা গলট মাবে মাবে ম্মরণ করেন। গলট এই হরনদী সহতেই। বর্ষার হট মাদ গলার হাতে হাত মিলিরে দেনদী তীরবর্তী প্রামগুলিকে প্রবল বিক্রমে শাসন করত। তার পর গলার প্রবল টানেই তার বিক্রম অছহিত হত সহস।। শক্তিমানের আপাত-মৌহার্দ্ধের দার বহুন করে প্রতি বংসরে তার হ'পাশে কমত পালমাটি। জলবারা হ'ত জান হতে জীলতর। অধিসর্বাধ নদী এই তাবেই নালার পারবর্তিত হয়েছে। শোধিত দেশের অবস্থা এর চেয়ে একটুও উন্নত মর। দেশের মাটতে যারা শিক্ত নামার নি—দেশের উপর মনতা পোধন করবে তারা কোন্ ছাধবর্দ্ধ অনুসারে ? এই কারণেই বিদেশী শিক্ষাকেও রাজাবলোচন শ্রীতির চোধে দেশতে পারেন নি কোন দিন।

ভবু তাঁর তিন ছেলে--রামলোচন, রাম্কিছর ও রামপ্রসাদ বিদেশী শিকালাত করলে। ক্ষিত্যার চেয়ে চাক্রিতে তথন স্থান বেশী। ছ্ব-ভাতের লোভে ব্যেন্-তেষণ চাক্রিভে বাংলার মাস্থগুলি মেভে উঠেছে। पारमात वाहरत विरमने *स*ङ्ग एक्षाक्षाण्टम भिक्षित्र विश्वदेव**ण्ट**य ভার। রাজসম্মান লাভ করছে। বাংলা ভার ভারভবর্ব জুড়ে क्रमट्य काक्तिव नावना। अन्न श्रदम्मवानोता अक्ट्रे नाक्क् প্রকৃতির-ক্রিব। বিদেশী বিভা-পরায়ুধ। ক্লেছ সংক্রমের খেষ্ট। ভার। বিচার করে চলে। সংরাকাভারমূক মুসল-ষাশরা তে। ওভিমানে মূব ক্রিয়েছে। আঞা-অবোধ্যার তাপুক্ষাবরা বাংদের বিষদৃষ্টতে পছেছে। সাবা ভারতবর্ষ অহসভাৰ করনে গোনাখ**্**ভি বে ক'ট খরে বে ক্ষেক্ট মারাত্রক অর আবিষ্ণুত হতে পারে তার গুরুত্ব শাসকদের मरन्छ चारत्र मा। चाणिस्य चन्न-विक्ष्य छ वीदारीम कतात দায়িক নিবেছে প্রভুৱা। মৃতদ আইনে সরকারের বিক্রছ **क्टिनम् यो त्वया दिशंकश्य सम्पर्शतः स्टार्ग करण**ि শাসনের উপর বীতশ্যুহ হরেও বিবেশী শিক্ষাকে সাধর অভ্যবনা আনিরেছে দেশ। -রাজশক্তিকে হারিছ বেবার অভ বিবেশীরা আনলানী করেছে ভাবের সাহিত্য, দর্শন, নীতি ও আইন। তবু এই শিক্ষার দৌলভেই -- কিছ সে অনেক পরের ক্বা। আপাভতঃ রাজীবের ভিন পুর ক্লেছে ভাবার পাঙ্ভিত্য অর্জন করে সংসাবের উন্নভিত্ত নন দিরেছে।

রাজীবলোচন এতে সম্বট্ট নন। কোকেরা স্থার পুত্র-সৌজারের ইবাধিত—ভিনি কিছ উচ্চ-ভূমিতে উঠে অংকুত হতে পারেন নি। তার সন্দেহভারগ্রন্ত মন সর্বাহ্ণন হলতে বাকে—কোধার বৃধি শ্ব কাটল—লক্ষীর প্রদাদপুট প্রাসাদের কোন কোণে বিলানের মাধার বৃধি চুল পরিমাণ চিড বরল।

যে শিক্ষা খরের মাতৃষকে খরের বাইবে ঠেলে দের, সে
শিক্ষার গৌরবে বুক ভরলেও মনের আকাজ্ফা মেটে না।
যেষদ বাইরের রাজ্শক্তি ছ'হাত বাড়িয়েছে সম্পত্তি সংগ্রহ
করতে—এও যেন সেই বরণের ব্যাপার।

বা ীতে গৃহদেবতা দামোদর আছেন। তাঁর নিত্য পূলাও ভোগরাগ প্রভৃতির ব্যাপারে অনেকথানি সময় যায়। রাজীব মনে করেন, এই ভাজ-অর্চনাকে কেন্দ্র করেই সংসার চলছে নিবিন্ধে। এই ব্যবস্থাই রাজীবলোচনের পূর্ব-পূর্ণধ্যা করেছিলেন—তিনিও প্রাণপণে মেনে চলেন এই বিধান। কিন্তু ব্যোর্থির সঙ্গে বৃত্তেন—এই বিধান বেশী দিন স্থায়ী হবে না। তাঁর সামধ্য দিন দিন কমছে। সেবার এক সন্তাহ অরভোগের সময় বৃত্তান—গৃহ-দেবতার সেবা-পূজার পরিচালনা অত্যক্ত হ্রছহ ব্যাপার।

হোট হেলে রামগ্রসাদ কলেকের ছুটতে বাজী এসেছে। রাকীবলোচন ভাকে ডেকে বললেন, বে ক'টা দিন সেরে না উটি দামোদরের পুকোট করিল বাবা।

दामध्यभाष माया (नए श्रीकांत कदान।

বাইরে এসে মাকে বললে, ভূমি পুলোর শোগাভ করে রাব—আমি বলি ভট্টায়িকে ভেকে আনি।

মাবললেন, উমি ভনলে রাগ করবেন। ছুই মিকেই পুলোটা—

বাৰপ্ৰদাদ হেসে বললে, পুৰোৱ আমি আনি কি !
কলেকে কি পুৰোৱ মন্ত্ৰ শেৰায় ?—মাকে অবাক হ্বার
ক্ষোগ না দিয়ে বললে, কে পুৰো করলে—কি বভাভ, অভশত
বাৰার কানে ভোলবারই বা দরকার কি !

বিছানার গুরেও রাজীবলোচন সব জানতে পারলেন।
একটি দীর্থনিখাস ফলে বললেন, বাঁবন জাল্গ। হতে গিছী,
আমার অবওমানে দাবোদরকে গুরুর বাড়ী পাটিয়ে দিও।

चाका---चाका ७१व अवन ८७८वा मा ।

मीर्विधान क्लान वासीर बनतम, जावजाय मा-दिन

ক্ষমি ক'বিৰে আৰু পাক্তো। যদি হয়নদীতে পাক্তান---ভাহনেও হয়ভ…

বোগণয়ার ভবে ভবে বিশ্ব করলেন, বংশের বারা বকার রাববার করু বক্ত নাভিউকে ভাতে রাববেন—ভাকে বংশ-গোরবে প্রভিটিত করবেন। ভার বা কিছু সকিত সম্পদ উৎসর্গ করে কেবেন দানোলরের নামে। ভার সেবাপুনা নিয়ে একটা মাত্র্য নির্বিদ্যে সংসার্যাত্রা নির্বাহ করতে পারবে।

বছৰেলে রামলোচন ভাল চাক্রিই পেয়েছে। চাক্রি ভাল বলেই তাকে যাযাবরগুডি অবলম্বন করতে হয়েছে। ডেপুট ম্যাভিটের সম্রথ আছে — জাক্তমক আছে। নানা জেলার জলহাওয়া চেবে চেবে বেড়াতে হয় বলে বউনাট ভার সংহেই বাকেন।

ছেলের প্রশংসার বাপের মন ভরে ওঠে, তবু মনে হয় এই ব্যাতি-প্রতিপত্তিতে তার লাভ কত্টুকু । এ যেন বর্ণাচ্য এক অপরাস্থের মেদ পশ্চিম দিগন্তে কিছুক্ষণের কল্প সৌন্দর্বোর আলিম্পন আক্রে —ভার পিছনে সঞ্চিত আছে রাত্রির নি'বছ ভ্রিত্রা। তার সংসার-দিগন্তে এই শোভা আর সমারোহ কভক্ষণের কল্পই বা । গোত্র-পরিচয়ে ওরা দেশে দেশে এই গৌরব হুড়াবে—ভবু মান্দুষ্ট সেবানে আসল, বংশটা গৌন। বংশের গৌরব বাভিয়েও ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এই সংসার বেকে, এই স্কেহ-ভালবাসা-হাসিকাহার পরিষ্ণুল্গ থেকে।

দীর্ঘদিন পরে ওরা যধন বাটা আদে, তখন সক্ষোন্যে আদে যে সপ্তম-মধ্যাদা-বোৰ তা ভেদ করে ওদের কাছে টানাই মুশকিল। ওরা অতি আপন হরেও বহু দ্রের। যেমন আলমারিতে সাক্ষানো ঘূর্ণির কারিসরের হাতে-সভা পুতৃনগুলি, যেমন দেওয়ালে টাঙানো খামীখীর মুর্তি—যেমন টাফে সযত্মেভ্রেনেরাখা দামী বেমারসী শাভী ও কাশ্মীয়ী দোরোখা দাল। নিত্য ব্যবহারে মলিন করা চলবে না—এদৰ অভ্যম্ভ আদ্রের বন্ধ, অধ্য নিত্য ব্যবহারে আদেন না বলেই স্থান্ধীণ ভৃত্তিও ভোলাভ হয় না।

ভবু কথাটা পাড়লেন একদিন। ওরা ভবন ছুইতে বাড়ী এসেছে। ছেলেমেরেরা পুকুরে কদির ছিপ কেলে আর বাগানের শিউলি ফুল কুড়িরে, বাভাবী লেবু আর আভা পেড়ে হৈ-ছল্লোড় আবোদে মেভেছে।

বড় নাভিকে কাছে ভেকে বললেন, আছো বল্ বেৰি ভাই, ভোৱা যে শহরে বাকিস দেই শহর ভাল, না এই পাড়ারী। ভাল ?

আট বছরের মাভি সোংসাহে মাধা মেড়ে বললে, পাড়াগাঁ ভাল।

पाकांव अवादन ?

হাঁ ভাগনি বধুন না বাবাকে।

मारश्य थण यस (कमन कदरव ना (जा ?

(बार---वामि माकि (हामगान्धः)

রাজীবলোচন মনে হনে খুকী হলেন। ভাবদেন, বংশের ধারা একপুরুষ বাদ দিয়ে ফিরে আলে এটা ঠিক ক্থা। এ ছেলে বংশের মহাাদা রাবতে পারবে।

वाम(मा) देव कार्ड कथाहै। भारत्म ।

রাখলে চন হেসে বললে, কেপেছেন আপনি। অভটুকু ছেলেও ভাল-মকর বোকোক। নুতন আয়গা হ'দিন ভো ভাল লাগবেই।

बाद्य--- माहित होच---

বেশ ত ভাল করে লেবাপড়া শির্ক—জগংটা চিত্ক তবন যদি চায়—

রাজীবলোচন বাধা দিয়ে বললেন, ভোমরা ভো বেদের টোলা ফেলে ফলে বেঃজি—ভোশাদের সঙ্গে থাকলে ওর শিকা কি হাবঃ

এই পাণাগাঁথের সঞ্জ তো ভাল নয়, আপনি বুড়ো হয়েখেন তেমন দেবংশোনা করা তে। আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে বোভিতে বেবে দেব।

রাজবৈলোচন ব্রন্থেন গার মুক্তি এখের মনে ধরবে না। ছ'ক'লের দট্টভাল আকাশ-পাতাল ব্যবধান। একট দীর্ঘনিরাস ফেলে তিনি চুপ কংকোন।

de

মেক ছেলে রামকিকর অবস্থা কলকাতারই কাল কেবে—
কোণাও বদ'ল হ্বার আশক। তার নাই। পদন্ধ্যাদা তারও
মন্দ্রম্ব সরকার খেকে বাড়ী পেয়েছে ব্সবাসের কভ। মা
বাবের কই হবে বলে একটা বহর নিকেই কোন রকমে সিহপক করে আহারের কালটা চালিকেছে। একদিন মা অভ্যোগ কবলেন, এমন করে ক'দিন চীকবে শরীর। ক্ৰার
বলে আছা বেবেংশ্ন। তুই বাপু বটুনাকে নিয়ে যা বাসায়।

(षटन कोन बानिधि पुनरम, (जायारमत कडे श्रव (य ।

'কট'! মা হাসলেন, 'ইা—ভারী তো কট। এতকাল দেবতা:-অতিথ— গল্প-বাচুর—ইছুল-সংসার এসব ঠেকালে কে। ছটো লোকের আর কি-ই বা কাজ। আসচে মাসে একটা ভালাখন এবে বটযাকে বাসায় নিয়ে যা।

তিনিই রাজীবলোচনকে লিখে ভাল দিন দেবিয়ে ওবের বঙ্গা ক'রয়ে লিলেন বিদেশে।

থবা চলে পেলে রাজীবলোচনকে বললেন, কাষ্টা বাহাছরি নেবার যত হ'ল, মন কিন্তু ভরল না গিছী।

পৃথিৰ বললেন, আনাদের আর ক'টা দিন। ওদের সংসার ওরা বুবে নিক।

नरमात चात्र वाचरण शिरम करे।

ভূমি ভেব মা, রামপ্রসালের বিদ্ধে থেব পাঞ্চার্গারে—ওকে চাক্তী করতে পাঠাব মা বিদেশে।

পারবে মা গিমী—প্রাপ্তে তুষোড়শে বর্ষে। আফালের কালের বারা ওলের কালের গায়ে চাপবে মা—বেহন বোকার আমারী আমার গায়ে চিলে হয়।

कृषि (पर्या ।

নারায়ণ পূজোর ব্যাপারটা মনে পড়ায় গৃহিনী স্তর্গণে নির'স ফেলে ভাগলেন, স'ত্যই কি তাই ৷ ওবা জামাদের ছেলে—নাম'দের খব ছঃব বুবলে না ?

ভবুলোকে বলে, এংন ছেলে হয় না। ছেলে ভো নয় হীরের চুক্রো সব। বাওধা-পরার কিছু মাত্র কট বাবে নি — মনি অভাবের পিঠে মণি অভাব আসহে প্রভাক মাসে। কিছু কগতে বাওধা-পরার কট ছা;া আর কোন বড় কট কি নেই!

٩

(अहे कडे ज्वार दोबीवालाध्य अकथिय द्वारी जि (रक्रां ज (श्रम । वाक्ष)कारभव धारमव ्य प्रजि देखन एर्य मान्त भारत का का विश्व का व्यव वर्ग में श्रादिश्य । पूरुम ছরনদীতে পুরাতন এথমের চিত্মার সুঁকে মিলবে না। চওড়া चारणत र्वाद छात्र छदाउँ एर्स अस्टिस-- माननारन भीन इरहन य करलद का'लड़ेह खरान्छ नथीत हिन्छ काशिय (४८न्छ) ছুপুরের রোদে তা খেকে ছুর্গছম্ম বাজা উঠ্ছে--- পার্টের दो म हालात्म् बरश्रष्ट छात बुरका अर्थन ल एउने काठि वश् महोत পড़वाहि। महोत साझू , अध एटर अल। महोत साटव সেই পাভাগা-ই বা কে:ৰায় ১ কোন বাড়ীর উঠানে একট यात्वद्र भद्राहेख (७) (bitय १९४४ म, अब्हेस्क्ट०६ अद्रुक গালিচার একাংশও ভো কোমও ভিটের আশে-পাশে উকি मात्राह्मा। इश्रुत्व श्राम (य प्रिय भएएएए। क' पर्व ठायी **এবনও বাস करत এ গাঁখে। ভাদের ক'মক্ষা নাট, পরের** ঋ্মিতে গেছে জনমজুবি খাটতে। ভাষের বোগজীন বউ আর (च्टानर्था (कान वक्टम श्रेशनार्था (श्रीष्ट क्ट्रि अश्रमाद्वेश काक চালাছে। ভাগের মূবে হাসি নেই, গথিতে চাঞ্চা নেই। হ্বাত্তের আলতে উদাদীন নীল আকাশের মত এরাও যেন व्यक्तान-वार्कत्का वर्दक क्वान्टिस्ट्स ।

রাজীবলোচনকে দেখে বুড়ো হারান মওল আভূমি প্রণাম করলে। বললে, ঠাতুরমলাই—আণনারা প্রেরার ছেড়ে দিলে গাঙের উৎপাতে। আবু গাঙের পেরভাপ থেই— কাউকে ভিটে ছেড়ে দেশাভরী হতে হয় না—তরু পানা-মকা পূর্বের মত গাঁয়ের পের্যাই ক্যায় হয়ে যাক্ষে। আগছে বার আমাদের আর দেবতে পাবা না ঠাতুর—এই নিব্যুগ স্তিয়।

भ-मारीय मर्क मान्य स्वयं स्वयं वार्य। स्वयं स्वयं

গেছেই হয় তো। নদীর ঢ়ালু তীরে অবারিত মাঠ—প্রামের গিছনে কোশব্যাণী অলল—মলা পুক্রের বারে তাল গাছের সারি—আছও মন ভোলাবার উপকরণ প্রচুর। তবু এ মাঠে আখাল নেই—এ বনের বিভৃতিতে মুন্তুর ইলিভই ভাই হয়ে ওঠে—তালগাছের গারিতে আকাশ-শালনের ভলিমা।

ওরা বললে, ঠাকুর মশাই— আমাদের শহরে একটু আয়গা দ্যান। বোগে বোগে জেরবার হলাম যে—বাটব কোবা বেকে। না বাটলে পেটের ভাত জ্টবে না। দ্যান না একটু জমি—হেই ঠাকুর মশাই।

এই গাঁ ছেড়ে থাকতে পারবি १—ছিল্ঞাসা করলেন রাজীবলোচন।

পারব কথা— ধ্ব পারব। মা খেতে পেয়ে মিভূার ভয় ভো থাকবে মা। গভর কোলে করে ভকিয়ে ভো মরব মা। ফিরে এলেন রাখীবলোচন।

হাগা--ভূমি কিছু খাবে না ?

411

कृषि कैं। पष ?

গৃহিনীর বিশ্বরে রাজীবলোচনও বিশিত হলেন। আকর্ষ্য তার চোবেও জল। কিসের ছঃবে জন্রুর এই বারা ? পাড়া- গাঁরের ছঃব তাঁর মনে বাসা বাঁবল—না শহর-বাসের ছফুতি তাঁকে পুড়িয়ে মারছে ? বেদনা কি পুর্বপুরুষের বারা বজার রইল না বলে—না বর্তমানের প্রোতে পা রেবে—ইণড়াতে পার্ছন না—এই জক্ষভার। পরিক্রেরা তাঁর বেকে বিচ্ছির হয়ে পড়ল কি ? যে বংশের বারা বজার রাখতে মাছ্য সর্বাব পন করে—ঐতিক ঐথ্যাকে ফু'হাতে সক্ষর করেও জ্বা মেটে না, জরার পর্ণ পেরেও দীর্ঘনীবন সাভের ছ্রাকাক্ষা পোষণ করে—তা বুবি সকল হ'ল না। আপন মনে আর্ভি করলেন:

'উচল বলিয়া অচলে চড়িছ পড়িছ অতল কলে।'

ছোট ছেলে রামপ্রসাদ বললে, যা ভোমরা দিন দিন ফুঁড়ে হয়ে পড়ছ। উঠোনে—রোয়াকের নীচের এত জলল, এগুলো সাক করতে পার না ?

ষা বললেন, দিন দিন বরস তো বাছছে—পেরে উঠি না।

রামপ্রসাদ কোমর বেঁবে লেগে গেল খনল সাক করতে।
মা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, ওরে কুলগাহ উপতে কেলিস
না—দামোদরের প্রভার কুলের বভ কি ছুটব পরের
বাড়ীতে !

রামপ্রসাদ বললে, এই ফুল। না গর না দেখতে ভাল। ওরে ওই ভাল—এক পাট টগর ওতে পুছো হয়। আরে ওখলো যে ভুলসী গাছ—ভুলিস নে। রামপ্রসাদ রাগ করে বললে, একট ভো মান্ত মারারণ, জার পুৰোর কল ভূলসীর অদল করে রেখেছ। বলে একটা গাছের গোড়া ধরে টান দিলে।

মা ছুটে এবে ছেলের হাত ধরলেন, করিস কি-করিস কি-শ্যানে তুলদী গাই ভূলতে আছে ?

কেন-শ্বানে তুলগী গাছ ভুললে কি হয় ?

কানি না বাপু, বায়ুনের খরে কলে এটুকুও যদিনা কানিস---

রামপ্রসাদ রাগ করে বললে, বেশ—ভোমাদের বন নিরে ভোমরা থাক— আমি আর বাড়ী আসছি না।

মারের আগরে ওর জোব বেশীক্ষণ ছায়ী হ'ল না। হেসে বললে, বেশ, বাড়ীর উঠোনে হাত দিতে না দাও—প্রামের কলল আমি রাধব না।

উৎসাহী ছেলের দল নিয়ে রামপ্রসাদ জলা-জদল সাক করতে লেগে গেল। সমিতির নাম দিলে—পল্লী-উন্নয়ন সমিতি।

একদিন বাজারের মার্বধানে সভা করে বক্তৃতা দিলে:

হ'লই বা বিদেশী রাজা—আমাদের প্রায়কে আমরা উন্নত
করব—সে অধিকার অবক্টই আমাদের আছে। এত

ম্যালেরিয়া কেন খরে খরে? যে রোগ একবার গাঁরে ঢোকে
আর বার হতে চার না কেন? নিজেদের বাড়ীতে জলল, যে
পথে হাঁটি তা নোংরা, যে আলো রাভার ছলে তাতে পথ দেবা

যার না, হোঁচটি বেরে মরতে হয়। ময়লা সাফের ব্যবহা

নেই—কল নিজাশের নরনজ্লি বুজে গেছে—এ ভাবে

কতদিন বাঁচব আমরা? না এ ভাবে মান্ত্র বাড়াত পারে না,

দেশ বাঁচতে পারে না। আমাদের কল্যাবের জন্ধ—স্বান্ত্যের

জন্ধ—আন্তন আমরা প্রতিজ্ঞা করি—

চটপট করতালি-ধ্বনির সলৈ প্রস্তাবন্ধলি সর্বাসন্মতিক্রবে গুৰীত হ'ল। রামপ্রসাদ হ'ল সমিতির পরিচালক।

এরই ত্য ব্যার ওরা পৌর প্রতিষ্ঠানের আসনগুলি দ্বল করলে এবং প্রামের সর্বাদীণ উন্নতিতে মনোযোগ দিলে।

ক'ট বছরই বা কেটেছে—এরই মধ্যে প্রামের চেছার।
আবৃল বদলে গেছে। বিশ বছরের অমেরামতি স্থাওলাগলানো রাভা টুকটুকে লাল প্রকীর ধোয়ায় নববধ্র
সীমন্তের মত শোভম হরেছে। বর্বাকালে মাঠে
যে হর্ভেদ্য জনল মাধা ভূলত—তা আৰু চোঝে পড়ে
না। তালা পুক্রগুলির রানা সিমেন্টের গাঁথনিতে
হরেছে মজবুত। সব চেরে আনন্দের কথা বৈছাতিক-আলোর
প্রাম হরে উঠবে উত্তাসিত। শহরের আভিন্ধাত্যে দীকা
নেবার বত কিছু আরোজন প্রায় সম্পূর্ণ হরেছে বলা যার।
একটা কাপভের আর একটা পাটের কল বসবে নদীর বারে।

কেবল নিজের বাড়ীর উঠানে হাত দিতে পারে নি রাষ-প্রসাদ। রাজীবলোচন প্রতিবাদ করেন নি তীর ভাষার, কিছ ওঁর নীরব ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে বা কুটে উঠেছে—তা সমস্ত প্রতিবাদের উপরে। বাড়ীতে চুকলেই রামপ্রসাদের মনে হয়, অতীতের প্রাম এইখানেই নিরাপদ আশ্রম লাভ করেছে। বাপের মনে কট হবে বলে কুলগাছের সঙ্গে আগাছাগুলিকে রাখতে হরেছে—মইলে—

দেশতে দেশতে ক'টা মাস কেটে গেল। বিশ্বলী-খালোর ব্যবহা সম্পূর্ণ করে রামপ্রসাদ বাড়ীতে ফিরল। বললে, মা, কাল কলকাতা থেকে খামার জমচারেক বন্ধু খাসবে, তাদের একটু ভাল খাওরার ব্যবহা—

ৰা বললেন, ভোণের আলোর কল টপতে আসবে বুঝি ভারা ?

রামপ্রসাদ ছেসে বললে, হাঁ। কাল ভারি একটা সভা ছবে। পকেট থেকে একখানা সাদা কার্ড বার করে গলা নামিরে বললে, বাবাকে এই চিটিখানা দিও ভো।

মা কার্ডধানি হাতে করে বললেন, উনি কি মিটঙে যাবেন ? মনে ভোহর না !

রামপ্রসাদ বললে, বাবার কিন্তু ভারি অভার। উনি কি মনে করেন—ওঁদের কাল চিরকাল থাকবে ? গাঁ শহর হবে না ?

মা নিখাগ কেলে বললেন, কি খানি—উছতি বলতে ভোৱা কি ব্ৰিস! আমৱা সেকেলে মাছ্য অভশত ব্ৰতে পারি না!

20

সভাই মিটভে গেলেন না রাজীবলোচন। ভিনি পারে পারে এগিরে চললেন উভবের মাঠের দিকে। সেখান খেকে আর একট সক পারে-চলা পথ পড়ে—নীলকুটির জ্বল্ল ভেদ করে সোজা চলে গেছে হ্রমদীভে। চার মাইল দীর্ঘ পথ। পথের হু' পাশে আস্থাওড়া শিরাকুলের বোণ। বুনো মীলের কুলে মীলকুটির পড়ো ভিটে এই সমরে সেলেছে চমংকার। কুটির পিছনে লখা লখা সেখন গাছ— পরন্দার শাখানিবছ হয়ে অরণ্যের পত্তম করেছে—সাদা মধ্ববীর খবক ছলছে বাতাসে। এখানে মীল আকাশের ধীর মহর গতি মাহুষকে কাছে টানে ভার সঙ্গে হু' দও দাছিরে ছুটো সুখ হুংখের কথা বলতে চার।

সেই পথে চলতে চলতে রাজীবলোচন থমকে দীড়ালেন। বনের মধ্যে কিসের শব্দ ? কারা খেন কাঠ কাইছে ! ঠকা-ঠক-ঠকা-ঠক । এক সলে অনেকগুলি ক্ডুলের আঘাত। তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখলেন সেগুনের মঞ্চরীগুলোর কাঁপন বাড়ছে। বাডাস নর—মাসুষের নিঠুর আঘাতে…না অরণ্য মাসুষের কাছে ভাড়া থাজে—মাসুষের হাতে ওর মৃত্যু অন্নবার্য্য। মাসুষ স্বাস্থাবিধির ধারাগুলি ভাল করে অন্তলীলন করেছে—মাসুষ ক্রমশঃ সভ্য হচ্ছে ! ইভিছাসে লেখা আছে ভার ক্রমোয়গুলিল সভ্যভার সন ভারিধ। স্থাপুর আদ্ধাহরের কৌলিনো উঠবে—ওর রাভার রাভার অলবে বিজ্ঞাী আলো। প্রাতন বা-কিছু নিঃশেষ হ্রে যাবে।

আবার চলতে লাগলেন হ্রমণীর দিকে। প্রশ্ন করলেন বনি মনে, শহর বদি প্রামকে প্রাস করে তা হলেই কি মাসুষের হুংখ-অতাব কিছু থাকবে না ? চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে নদীর শুকনো থাতের থারে বসে পদ্দেন। উর্দ্ধ পানে চেরে একটি দীর্থনিখাল ফেললেন—'হার দাযোদর। তুমি একদিন অগং স্কট্ট করেছিলে—শ্রষ্টা বলে মানুষ তোমার সম্মান দিয়েছে—সিংহাসনে বসিয়েছে,প্রশা করেছে। আত্ম সেখানে তোমার হান নেই। তোমার অগতে তুমি থাকবে না—এ তোমার কেমনতর লীলা প্রভূ।' হু' হাত জোভ করে আকাশের পানে চেরে থাকেন। হুটি চোবের কোল বেয়ে অশ্রুর থার। নেমে আসে। দেখতে দেখতে বছক্ষণ কেটে যার।

হরনদীর মাধার বোঁয়ার ক্ওলী পাক খেরে উঠছে— সাঁজালের বোঁয়া। সভ্যাবন্দনার সধয় হ'ল।

ঢাপু তীর বেরে নদীতে গিরে নামলেন। কিছ সেধানে কল কোথার ? নদীর বুকে পাটের রালি চাপানে। আছে— একটা বিশ্রী পচা গছ উঠছে—দম বহু হয়ে আসে।

আবার উঠে এলেন তীরে। চাইলেন প্রামের দিকে। বোঁরার আর অন্ধলারে প্রাম দৃপ্ত হরে গেছে। চারিদিক থেকে নামছে অন্ধলার—রাশি রাশি অন্ধলার। এ অন্ধলারে পর্ব হারানো কিছুমান আশ্রেরের নয়।

লাটির ঠুক্ ঠুক্ শব্দ করে ছ্যাপুরের দিকে কিরে চললেন রাজীব।



### শান্তিনিকেতনের ইতিহাস

#### बीहरिहद्र वत्नाभाषायाय

জীবন কর্মনত্ত, আহাৎ কর্মের ঘটনাবলী চটনাট জীবন-কথা। প্রথ-ছংখের অন্ত-পরাক্ষের ঘাত-প্রতিখাতে উৎকৃষ্ট আপকৃষ্ট ভেলে কর্ম বিচিত্র বা বিবিদ। কর্মের উৎকৃষ্টে জীবন-নারবলা সার্থকে, ক্ষকরে জীবন-নারা, উচ্চালের জীবন-নারা অন্তক্তন-প্রভিক্তন দশ বিপর্যন্তর বন্ধুর পথে আহত-প্রতিহৃত হটনা দশ্লাত গুড় গুণসন্ত প্রকৃষ্টিত ক্রিনাতে এবং ভদ্মন উৎকৃষ্ট কর্মনত্তনার প্রবিশিত ভ্রমাতে।

মংখি দেবেজনাথ আছ্কীবনাতে কীবনের যে চরিতাবলী লিপিগদ করিয়াহেন, ভাছাতে উপরিলিখিত থিয়া
স্থানিদ ও সপ্রমাণ হয়। তাঁহার অভুটিত ক্রিরাকলাপের মধ্যে
শান্ধিনকেতনে আশ্রম ও যন্ধিরের প্রতিটা শীংখানীয়। কেবল
ইংটি গাঁহাতে চির্মবেধীয় করিয়া রাধিবে।

শাভিনিকেতনঃ মংধি এই আগ্রম 'শাভিনিকেতন' নামে অভিনিক কাংখা'ছলেন কেন, এই প্রাপ্তার অভকুল দিবাছে কোন লি'বত বিবাহন, কংবাধী বা চলিত কিছুই পাওয়া যায় না। জাহার আয়ভাবনী দেবার পরে আগ্রম প্রতিটিত হায়াছে।

ম'তর পতিষ্ঠার সংযোধ প্রিয়নাথ শাসী মহাশয় বফ্রভায়
বলিয়াতেন শিতে (মহাধ) - সের শাস্তা শিবং মুক্তরং
পর্বেরর শান্মির ডেগ্ডের শীরুস ছায়ায় য়য়ৢর পান
ক'ববার মান্দেরমধার হরো এবানে আগেস্যা ভ্রহ্মদারন
ক'ববার মান্দেরমধার হরো এবানে আগেস্যা ভ্রহ্মদারন
ক'বলেন শশাস্তা মহাশারের বর্তেরে এই পড়্কছালেরে
মহাহির ন্নের ভাবে যাল কৈ ব্রাক্র হর্তার এই আন্ম্যা তান
পেই স্বেন্ধনি হয়, শশাস্থিয় ডেগ্ডেশ দর্শ এই আন্ম্যা তান
শিক্ষান্ত্রণ নামে অভাহার করিবাভিলন।

সপ্পণ মুস, বেণিকা: এক স্বাধ্য মহার্থ আঘোলনুর টেশন ছইতে রাষণ্যর গিংহবার্দের বাউতে যাগতে ছিলেন। কিছু দূর আসিয়া পথে এক স্ববিধীন মরুলাছর আভ্রেম করার সময়ে একটি সপ্তপর্ক দেখিয়া পালাক রাবিতে বলিয়া বিপ্রামার্থ সেই সপ্তপর্ক উপবেশন করিয়াছিলেন। সগ্মুবে পশ্চিমে সুলুর দিগছে প্রান্ধরপ্রতি সন্মিলিত নির্মান নির্ম্ত আকাশে ঠাহার বিয় অমন্তদেবের মহিমার প্রতিক্ষায়া দেবিয়া তি'ল যে 'লা'ছ'-লাভ করিয়াছিলেন, মনে হয়, এই ছেচু মন্দির প্রতির পূর্বে নিস্কৃতে ত্রম সাধনারে সেই সপ্তপর্বল মর্মর বে দকা নির্মান করায়া ছলেন। এক স্থেম মনে হয়, "শান্তিনিক্তেন" নানের মুলেও কি এই লান্তি'ছিল স

कालम, मालब : बामगुरमन क. यह रहम विकृति वृहेरण मर्वि

১২৭০ সালে এই প্রান্তবের একাংশে একবও ভূমি ক্রয় করিছা প্রচ্ব অববায়ে ভালাতে শাল ভালা আত্র মব্ক দেবদার আমলকী প্রভূতি পরবঙ্গন নানাবিধ বন-পতি রোপণ করেন। রক্ষণের অবাবস্বায় বর্জিও ক্রক্ষমূহের পরপুঞ্জ পূন্দ কলে সেই উম্ব ভূমিবও মুক্তামল মুলোভিত মুস্লিয় আত্র-পণে পরিণভ হয়। সাংসারিক ব্যাপারের ভাপের ভাত্রতা হইভে বিরামার্বে, প্রাণের আরাম সাব্নার মন্ত্রতা এই শান্তিনিক্তেন আত্রমে মধ্যে আসিয়া মহর্বি ক্রম্যাবনা করিছেন। সপ্তপর্বলে রচিত বেদিকা ভাহার ব্যান ধারণার নিক্ত আসন ছিল। মন্তির প্রতিষ্ঠার তিন বংগর পূর্বে ১২১৫ সালে রাক্ষ মর-নারী-গণের উপাসনার্থ তিনি এই আপ্রম উৎদর্গ করেন।

আদ্রেম ম'ক্ষরের ভিত্তি স্থাপন-কার্য ১২৯৭ সালে এবং পর বংসর ১২৯৮ সালে ৭ই পৌষ সোমব'বে ম'ক্ষর প্রতিষ্ঠার উংসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই মন্দির বার্ন কোন্দানীর তস্থাবধানে বিরণ্ডিত ভইষাবিলা। ইছা লোইমার অব্যবে সংখত ও রঞ্জিত বাচফলকে
নির্মিত। ফলে ইছা থেমন সূদ্দ ভেমনই বিচিম ও নয়নরঞ্জন। লোইভার স্থাবর, ইছার লব্যব অটল। চঃপাথে
বেইনীরূপে রচিত শিসান্ধ সোণান্দারন্দার। ও চাবিবিকে প্রশন্ত প্রতিক শিসান্ধ সোণান্দারন্দার। ও চাবিবিভেগে পাত্রা; চুগার দীপ্তবর্গে মন্বসংলয় একটি ক্ষম
বিভেগে পাত্রা; চুগার দীপ্তবর্গে বিশ্বত "ওঁ তাসং ক্তবং
সভাং " লাক্ষন হাবের উপরিভাগে বলংবভারার লোইফলকে
কাবত ব্রহ্মধার। ইছার অন্নিদ্বে নাভিদার্থ ভ্রহ্মের
স্থিতে শ্রু শিলাপারে প্রবিভ্রহ্মেক্স-১ালারা।

আমার বড়গালা যহনাথ চটোপানায় মহহির সদৰে বংকাকৈ থিলেন। মন্দির লাভিটার কথা-প্রসাদে এক দিন তিনি বলিলেন, য'দ ভূমি এই উৎসবে হাইতে ইচ্ছা কর, ভালা হুইলে আবার সক্ষে হাইতে পার। যাভায়াতের রল ভালা, থাকার ও থাওয়ার বাবহা সরকারী—মহবির আবেশ। আমার শাস্তিনিভেলন দেবার ইচ্ছা পূর্বেই ছিল; একণে এই প্রযোগে আসিয়া উৎসব দেবা হির করিলান। ৬ই পৌষ রবিবারে সক্ষালের গাড়ীতে বড়দাদার সহিত শান্তিনিভেলনে উপস্থিত হুইলান। মনে হুই, ভবন ইেশনে যাওয়ার বড় রাজা ছিল না, মাঠের পথে যাভায়াত চলিত। ত্রীমুক্ত হিলেক্তনে উপস্থিত মহাশার আবার আবে অবে এই পথে আসিমারিলেন। সঙ্গে ডিলেন উগ্লের বৈবাহিক ত্রীমুক্ত গলিতমাহন চটোপানার। সকালে ও বকালে অনেক মাগগার রাজ্ব অভিয়ে ও মহার্থর আভাষে ও মহার্থর আভাষার আগতা ও মহার্থর আভাষার আগতা ও মহার্থর আগ্রীয়গ্রন আ স্বাহািলেন। প্রতাল আমার আভাষা ও মহার্থর আগ্রীয়গ্রন আ স্বাহািলেন। প্রতাল আমার আভাষার আগবার আগবার আগবার প্রায়া

মাৰ শাস্ত্ৰী, কিডীক্সনাৰ ঠাকুৰ, প্ৰভাপচক্স মঞ্ঘলাৱ, মবীমকৃষ্ণ বস্থোপাৰ্যায়—ইছাৱা বিশেষভাবে উচ্চেৰ্যোগ্য অভিথি।
সকলকে সন্তিভ অভ্যৰ্থনায় সন্মানিভ ও প্ৰীত ক্রিয়াছিলেন
ভিজেন্দাৰ।

আপ্রমের দক্ষিৰে অনভিদূরে অপেকাকৃত নিম্ন এক ভূমিবতে একট সুরহুৎ বাংলোঘর ছিল। আপ্রমে অবসানের
সময়ে মছবি এট বাংলোগ বাস কর্তেন। এই বাংলো ছেড়্
এট ছান 'নীচু বাংলো' নামে খাতে। এই বাংলোগবে,
আপ্রমের দেবদার-বী'বকার দক্ষিণে সহিবেশিত একট সুরহুৎ
ঠাবুতে ও ছিতল অভিবিশালায় অভিবিগণের বাসহান নিংদ্ধি
হইয়াছিল।

রামি প্রচাত হইলে, পুণা প্রচাষেই অতিধিশালায় কীর্তন আরম্ভ হটল। বেহালা হইতে আগত একদল প্রাশ্মবসু গায়ক মুদক্রবাথের সহিত, শ্রাণ ভরে আৰু গান কর, তবে তাল পাবে, ভবে আর নাহি ভয়"—পান করিতে করিতে বীরে বীরে মন্দিরের পথে অপ্রসর হইতে লাগিলেন। অভ অভিধিগণ বিনীতভাবে ভ'ভেপুর্বক গায়কদলের অভ্সরণ করিয়া মন্দিরঘাবে উপস্থিত হইলেন। সংকীর্তান বছ হটল। ঘিতেক্ষনাথ প্রতিটাপত লইয়া বাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি প্রতিটাপত লইয়া বাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি প্রতিটাপত লিবিত, আপ্রমে উপাস্থ-উপাসক্রের ক্রেবাতা থালাবিক স্পল্প উচ্চকতে পাঠ করিছা সকলকে ভ্রমাইলেন; পরে ঘার উদ্বাচিত হটল।

মক্তির প্রবেশপূর্বক দকাষ্মান হট্যা সকলে অর্চনা পাঠ করিলেন। প্রধান প্রচিষ্ট বিশ্বেক্সনাথ প্রীযুগ চিন্তামনি চট্টে:- পাবায়ে ও প'ওছ অচাতানন্দ ঘামীর সহিত বেস'ছে আসন-প্রবেশপূর্বক উপাননা স্থাপন্দ করিয়া তৎকালোচত বঞ্জায় সকলের প্রতিসাধন ও প্রতিষ্ঠাকায় স্মাপ্ত করিলেন। পরে পাওছ শিবনাথ শামী, প্রিয়নাথ শামী, কিন্তীক্রনাথ ঠাকুর ও নবীনকৃষ্ণ বক্লোপাবায়ে সারগর্ভ প্রদ্র্যাহা বঞ্জায় সকলের সংভোষসাধন ক রহাহিলেন।

রবী-জনাথ সঙীতে যোগ দিহা ইতমাধুর্বে শ্রোঃগণকে বিমোাঞ্ত করিয়াছিলেন।

সত্তপণ-মুলে বেধিকার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আশ্রমে অবহানের সময়ে বহার্ব এই নিচ্ছ বে'ধকায় উপাস্ত অনজ-ধেবের ব্যান-বারণা করিছেন। সপ্তথ্যের ফহদেশে বাতৃ-কলকে, 'কর তার নাম গান'—এই ইছাংশ লিবিভ ছিল। শিবনাৰ শাগ্রী, প্রিয়নাৰ শাগ্রী প্রভৃতি ভক্তগণ ম'ন্দরে উপাসনাজে এই পবিত্র বেদার্লে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে করেক্রন গায়ক ঐ গান্ট সম্পূন গাহিয়া সকলকে প্রীত করিয়া ছিলেন।

বেলা দিপ্রহরে নিষ্ত্রিত অব্যাপক্রবের বিচাহের সময় উপ্তিত হইল। ইহারা সক্লেই উপাসনার সময়ে উপত্তিত ছিলেন। প্ৰিত ক্ষেত্ৰ বিভাৱত্ব মহাশৱ যোগ্য চাত্ৰণাৰে পাৰেয় ও অৰ্থ দান ক্রিয়া অবাাপকগণকে প্রতি ও সন্মানিত ক্রিয়াহিলেন।

ক্রমে বেলা অবদান ছটলে, তক্ত প্রতাপচন মছ্মদার মহাশর তংকালোচিত ভর্গর্ত ব্রুগার সক্সকে ইদ্যোধিত ও পবিত্র কবিষাহিলেন।

প্রতাপ চলের বক্ত খার অবসারে সভীতের পরে সাধাউপাসনার সময় সমগ্র ভইল। লিবনাথ শাস্ত্রী প্রধান
আচার্হের কাই করেন। উপাসনার সময়ে লেভেপাঠে ও
"অদতো মা সদৃ গ্রম্ব" ইত্যাদি কাষ্যাহে সভলে যোগ
দিয়াভিলেন। উপাসনা সম্বোপ্যোগী সুগপ্তীর ও ভাদ্য প্রাই
ভইয়াভিল। শাস্ত্রী মভাশর তত্তি বহক উদ্বোধন উপদেশ ও
বক্ত ভার প্রোভা ভক্ত সপকে বিশেষ প্রীত ও পরিত্য করিছাভিলেন।

ক্ষলত ঠ কবিবর পাষ্ক্রনঙ্গে হোপদান করিয়া সুললিত গীভ্যাধর্যে সকলেও হলোবগুন করিয়াছিলেন।

সংমাতিক শ্রীষ্ক দিপেশুনাধ ঠাকর মহাশহের ভতাবহানে অণুষ্ঠিত অভিনিদ্ধারে ও আদুষ্চিক কতবিতার স্বাবধায় অভিবিদেবায় কোন ফুই-বিচাতি ধটে নাই।

দিবাৰ। পী প্ৰতিবৈ উচনৰ বত জঞ্জ অভিশিৱ সমাগ্ৰে ও সাম্ভ সাহত যোগগানে এই এপে সফল ও স্বাচস্থত অণুঠানে প্ৰস্থাৱ চুইংছিল।

এই সদ্ধে মহখিব শবীর জবাজীব, তিনি এট উৎদ্বে উপ্তিত হুইলে পাবেন নাই। প্রকাশ্বে, শান্ত্রিকতনে মন্তির প্রতিঠার উৎসব ওংহার জীবনের আত্প্রিয় দেই অস্ঠান, তাই তিনি বলিংচাগেন,—শানুমে উপ্তিত হুইতে পাহিলার না, কৈছ কানিও, সকলের চঙ্গে আমার ঘ্নিই মান্সিক উপ্তিতি চুই সহয়েই হুহিংহাছে।

পর বংসর ৭ট পৌষ বৃষ্ধারে শক্তিনিকেশনে প্রথম সাধ্বংসরিক উৎদর্থের অনুষ্ঠান হৃত্যা হিলা। পাঙা যেই রক্ষানার কীতান আংশ্র হয়। আটি ঘটকার পূর্বে গায়কসন গানকবিতে করিতে মন্দির তিন বার প্রদক্ষিণ করিংশন। পরে আর্চনা ও সভীত সমাপ্র হৃত্যাে উপালনা আরম্ভ হ্টল। এরান্দার প্রতাদর কর্মনার্থ করিয়া বিশেষনা ভিত্যেশ ও বক্তৃতায় সকলের মনোর্থ্য করিয়া বিশেষনা।

উপাদনাত্তে একদল গায়ক কীত্র করিতে করিতে সপ্তপর্ণ-ভলে বেদীবৃলে উপাদত হুইলেন। এই খানে ফুগুবিহারী দেব প্রকৃতি গায়কগণ সগীত ও সংকীত্র করিয়া সকলকে সবিশেষ ধীত করিয়াছিলেন। মন্দির হুইতে গান ক্রিভে ক্রিতে বেদীবৃলে যাওখার যে নিয়ম আছে, এই বংগর এই গানে ভাহার ক্রণাত হুইরাছিল মনে হয়।

**बहे जारबरअदिक छरअदि चढ पश्च चनाय--- जकनदक** 

দিবার আচ পাঁচ শত বন্ধবিও ও প্রচ্র তণ্ডুল পাত্রে পাত্রে মন্দিবের চারিদিকে গোপানে সন্ধিত করিয়া রাধা হইয়াছিল। উপাসমার পরে উৎদর্গ করিয়া সোপকরণ পাত্রগুলি বিভরণ করা হইল।

সাধ্য উপাসনা পূর্ব বংসবের ভার যথানিরনে সম্পন্ন ছইলে, সমাগত ছানীর লোকদিগের সন্তোষার্থ নানাবিধ চমংকার আতসবাজি প্রদর্শিত হইরাছিল। প্রতিষ্ঠার বংসবে ও এই প্রথম সাংবংরিক উৎসবে মেলার বিবরণ পাওরা যার না। মনে হর, এই সমাগত সাধারণ লোক মেলার ব্যবসায়ী ও ক্রেডা।

ব্রহ্মচর্বাশ্রম: বিভালরের প্রকোঠে বিভাভ্যাসের বেদনা রবীজনাথের মনে সভত জাগন্ধক ছিল। আদর্শ শিক্ষাব্রতী কবিবর তাই ১৩০৮ সালে ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে শীর আদর্শে বিভালর—ক্রহ্মচর্বাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বে শিলাইলহে বালকবালিকাদিপের শিক্ষার্থ নিক্র আদর্শে তিনি যে গৃহবিভালয়ের স্ক্রণাত করিয়াছিলেন, এই ক্রহ্মচর্বাশ্রম তাহারই পূর্ণপরিণত প্রতিষ্ঠান। মহর্ষির মন্ত্রগ্রহণের দিন ৭ই পৌষ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় কবিরও কীবনেতিহাসের স্বর্মীয় দিবস।

কালচক্রের আবর্ডন পরিবর্তনশীল: ফলে সমাক্রের ও ষনীষিগণের চিত্বাধারার পার্বকা ও ক্রচিভেদ অবভ্রতাবী। এই হেতু প্রাচীনের সহিত নবীনের এক্যসাবন সকলকেত্রে সম্ভব হইয়া উঠে না। কৰি ইহা বেশ বুৰিয়াছিলেন। তাই প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাপ্রয়ের আদর্শ সমূবে রাবিয়াও ভাছা হইভে বভূমান যুগের উপযোগী উপকরণ বাছিয়া লট্যা তাহাতে তাঁছার নবীন ব্রহ্মচর্যাশ্রম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ৰবীনে প্রাচীনের হুবছ অমুকরণের প্রয়াগ ভাঁছার ছিল না। তাঁছার আশ্রবের নিয়ম ছিল-ছালগণের প্রাতরবান, প্রাত:-क्छात्रायम, श्राजःश्वाम, तक्टातम वाळ ७ उपवीदा बच्चतावित्याम নিভতে উপাসনা, নিৱামিষ ভোজন, আহারে সংযম, বিহারে নিয়মনিষ্ঠা, ব্যবহারে শিপ্তাচার, বাক্যে সভ্যভা বিনয় ও সংখ্য, विशवदिया, शाहकावर्षम, विवाशम्बद्धाव शतिहात, श्रक्रकृत्म ও অব্যাপকে ভক্তি। এই সকল নিয়ম্ পরিপালন করিয়া আশ্রম-বালকণণ প্রকৃত মনুষাত্বের অবিকারী হইবে, সংসারে সংসারীর আদর্শভূত হইবে, ইহাই ছিল ভাহার আশ্রম প্ৰতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্ত ৷

কবির আদেশে ১৩০> সালে ভান্তের প্রথমে আপ্রমে আসিরা আমি অব্যাপনাকার্য গ্রহণ করি। প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠানমান্তের উপকরণের আয়োজন স্বন্ধই থাকে। এই আপ্রমেরও
স্ক্রণাতে সম্পতি ছিল ভিনট মাত্র—টালিতে ছাওয়া স্থার্থ
একট কৃষ্টির (আধুনিক প্রাকক্টির), দক্ষিণে বারাভাওয়ালা
ভিনক্ঠিয়ীর একট ক্ষুল পাকা গ্রহাসার, পূর্বে ও দক্ষিণে

বারাণাগুরালা ছোট ছুই কুঠরীর একট পাকা পাকশালা। এই বল্লমান উপকরণ সংল করিয়া কবি বীর আদর্শ কালে পরিণত করিতে উডোর ছইয়াছিলেন।

বাধ্যায়ের নিমিন্ত শান্তিনিকেতনে 'ব্রুমবিভালর' প্রতিষ্ঠিত করা মহর্ষির ইচ্ছা ছিল। প্রস্থাগারের দক্ষিণে আলিসার মধ্যতা 'ব্রুমবিভালর' চুম-বালির পঙ্গে অফিড দেখিয়াছি—ইছা তাহার প্রমাণ। কিন্তু কবি তংগরিবতে ব্রুমবর্ষাপ্রমের স্ক্রপাত করিলেন। ইছার প্রারম্ভিক অব্যাপক্ষওলী—ব্রুমবাছর উপাধ্যার, সিমুদেশবাসী রেবাটাদ, অপদানন্দ রার্ম্ন বিভার্থন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যার পরে আপ্রমে যোগদান করেন। রথীজনাথ ঠাকুর, পৌরগোবিক্ষ ভর্তা, প্রেমৃক্রার ভর্তা, অশোকক্ষার ভর্তা, স্থীরচন্দ্র নান—ইছারা প্রথম আপ্রম-বিভার্থী।

পরবংসর আশ্রমে অব্যাপক্ষরেপ আসিয়া অব্যাপক্ষরেপি দেখিরাছি—মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাব্যার, অসদানন্দ রার, স্থবোধচক্র মজুমদার, নরেক্রনাথ ভট্টাচার্য। লেখক এই অব্যাপকবর্গের অভতম। সভোষচক্র মজুমদার এই বংসরের প্রবেশিকাবর্গের ছাত্র বথীক্রনাথের সহ্পাঠী। ছাত্রসংখ্যা এই বংসর
কিছু বাড়িরা ভের-চৌকটি হইরাছিল, মনে হয়।

প্রাকৃত্তীর ভিন প্রকোঠে বিচক্ত ছিল। পূর্ব ও মধ্য প্রকোঠে অব্যাপকের। থাকিভেন। তৃতীয় প্রকোঠ অপেক্ষাকত দীর্থ—ছাত্রগণের বাসহান ছিল। ইহার পূর্বপ্রাপ্তে আড়-দেয়ালের পাশে আমার বাসহান ছিল। এই প্রকোঠে উত্তর দেয়ালের কানলার নিকটে একটি ছোট টেবিল-হারমোনিয়ম ছিল। কবি সন্মার এইখানে আসিয়া হারমোনিয়মের স্থরে শিশুপায়ক লইয়া গান করিভেন। কবির পার্থে শিশুদিগের এই বেইন পিতার কাছে সভানের প্রেশীর মত বড় মনোরম ও মধুর দৃশ্যই ছিল। এই প্রকোঠ এখন ক্ষ ক্ষ ক্ষে হরে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রস্থাগাবের পূর্ব কৃষ্টরে কবির লেখাপড়ার সাক্ষসরঞ্জাম থাকিত; লেখাপড়ার কাক এইখানেই চলিড, থাকিতেন তিনি অতিথিশালার দ্বিতলে। মধ্য কৃষ্টরে চারিপাশে দেয়ালের গারে বইরের র্যাক্ সাঞ্চান, মাঝখানে বড় শতরকি পাতা ছিল। অব্যাপকগণের সহিত কবি কখন কখন এই কৃষ্টরে বসিরা আশ্রমাদির বিষর আলোচনা করিতেন। প্রবেশিকাবর্গের অব্যাপনা আমি এইখানে করিতাম; অভাভ বর্গের পাঠনাছাম ছিল আশ্রমের বৃষ্ণবৃদ্ধ। তৃতীর কৃষ্টর কেবল প্রস্থানার। হোরি নামে একটি আপানী ছাত্র এই কৃষ্টরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতের বিদ্যার্থীছিলেন। তিনি দেবনাগরী অক্ষরে সমন্ত অমরকোবের অস্থালিপি করিয়াছিলেন।

त्रवीखनाव ७ मरणायहळ ১७०> मार्स श्रादिका भन्नीकात्र

ইভীর্ণ হন। এীমাবকাশের পরে ১৩১০ সালে কবি ও দ্রনেধক সভীশচন্দ্র রায় আশ্রমের অধ্যাপনাকার্ব গ্রহণ করেন। পরে ভূপেন্দ্রমাধ সাজাল কবির ইচ্ছাস্থ্যারে শিক্ষক ও আশ্রমের অধ্যক্ষের কার্ব দ্বীকার করেন।

এই বংগর পৌষোৎসবের পরে কিছুদিনের জন্ত শীতের বছ হয়। বজের অবসানে মাথের শেষে কলিকাভায় আসিরা আমি কবির সদে দেখা করিলাম। কবি বলিলেন, আশ্রমে সতীশ বসন্তরোগে আক্রান্ত, বিদ্যালয় শিলাইদহে লইয়া যাইব, ভোমরা এইখানে অপেকা কর। এই সময় নগেপ্রনাথ আইচ শিক্ষক নিমুক্ত হটয়াছিলেন। রাজেপ্রনাথ বন্দ্যোপায়ায় প্রেই আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সতীশচন্তের ভত্তাববায়ক ছিলেন। মাথের শেষে বিদ্যালয়ের কার্ম শিলাইদহের কুঠীবাড়ীভে আরম্ভ হটল। মোহিতচক্র দেন এই সময় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ প্রহণ করেন। রমনীমোহন চটোপাধ্যায় তখন আশ্রমের বনাধাক্ষ ছিলেন। শিলাইদহে হাজসংখ্যা কিছু বন্ধি পাইয়াছিল।

প্রীমাবকাশের পরে শান্তিনিকেতনে আশ্রমের কার্য্য পূর্ববং আরম্ভ হয়। ভূপেন্তানাথ এই সময় বিধুশেবর শান্তীকে আশ্রমে আনমন করেন। ক্ষিতিযোহন সেন পরে অব্যাপক নিযুক্ত হন।

ক্রমে বিভালয়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মৃতন অব্যাপকও নিযুক্ত হইলেন। বাসস্থানের অভাবে প্রাকৃতিরে পূর্ব ও পশ্চিম প্রাক্তে টালিছাওয়া তুইট কুটির ও গ্রন্থাসারের ছাদে মৃদ্দ অবীর্ষ ওক্তে প্রভিত্তিত বঙ্গে-ছাওয়া একট বৃহৎ ধর ছাত্রগণের বাসার্থ নির্মিত হইল। পাকশালার দক্ষিণে দীর্ষ ডোজনগৃহে ছানাভাবে গ্রন্থাসারের উদ্ভরে একট বৃহৎ ভোজনগৃহ এই সমরে প্রস্তুত হয়। বিভালয়ের বল্প সম্পত্তি এইরপে আরের সঙ্গে বেশ কিছু বাড়িয়া গেল। সেই শিশু-আশ্রম এবন বিশ্বশ্রুত বিরাট বিশ্বভারতী।

কৰি অভিধিশালার বিভলে বাস করিতেন, বলিয়াছি।
আশ্রমের চারিদিকে মরুময় প্রান্তর ছিল। কিছুকাল বিভলে
বাস করিয়া কবি আশ্রমের পূর্বদক্ষিণ প্রান্তেছিত প্রান্তরে বাসের
কম্ম বড়ে-ছাওয়া একট বছ বাসগৃহ ও পাকশালা প্রভৃতি
নির্মাণ করাইলেন। তবন কবিপত্নী বর্গসত, কবির পিসীশাভালী রাজলন্মী দেবী শিশু মীরা ও শমীকে লইয়া এই
বাছীতে বাস করিভেন। দেহলীর ক্ষ্ম দেহ-কুটার পরে
নির্মিত হইল, কবি সেইবানেই বাকিভেন, দেবাপছাও

দেহলীতে চলিত। দেহলী দিতল হইলে স্থান পরিবর্তন করিয়া কবি দিতলে বাস করিতেন। বাসন্থান পরিবর্তন কবির স্থতাব দিল। উত্তরায়বে—কোণারক স্থামলী প্রভৃতি কুনিরে ক্রমে ক্রমে বাসপরিবর্তন ইহার পরিচাধক।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার প্রায় ছাদশ বংসরের পরে কবি আমাকে আপ্রবে আনিরাছিলেন, প্রতিষ্ঠার সময় উপাসনাদি দেৱপে অন্ততিত হইয়াছিল, তথনও সকল প্রকারে সেই নিয়মই চলিতেছিল। উপাসনার একজন আচার্যা, উপাসনার সময় মুদলবাজের সহিত গানের কল একজন বাদক ও ছই জন গায়ক মহুষি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনুভানন্দ উপাসনা করিতেন, ছই জন গায়কের সঙ্গে বাদক মুদল বাজাইয়া সন্ত করিছেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে মুদলবাজের উল্লেখ আছে, ইহা ভাহারই নিয়ম্বারা। পরে কবি অব্যাপক ও ছাত্র লইয়া প্রতিব্রবারে সাজ্য উপাসনা করিতেন।

মহাথি যখন গপ্তপৰ্-মূলে আসিয়া বসিয়াছিলেন, তখন চারি-**पिट्य शास्त्र मध्य कि कि अकार ज्यापत हिल. (महे आस्त्र** পরে বির্চিত আাশ্রমে তাহার অপুষাত্র নিদর্শন ছিল মা। মন্দিরপ্রতিষ্ঠাব সময় শান্ধিনিকেতনে আসিয়া দেখিয়াছিলায় আশ্রমই অর্থাং প্রার্থের ব্রিত নর রূপ বনস্থিছায়াছ্র আশ্রমাকারে পরিণত-- হস্তামল হুরিষ হরষ। চারিলিকে च्यविकीर्व श्रीक्षवविद्यास -विद्यासबद्ध दिना क्रिक ना : উৎসবে আসিয়াছিলাম, উৎসবই দেবিয়াছিলাম, ভাছাও অসম্পূর্ণভাবে। ছাদশ বংসর পরে আবার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আসিলান, তৰন দেখিলাম বালুকাক্ষরময় উষর প্রান্তর চারি-দিকে ধু ধু করিভেছে—পশ্চিম প্রাছর স্থবিষ্ঠীর্ণ, প্রাছরেশা স্থুদুর দিপত্তে আকাশে মিলিয়া গিরাছে, মধ্যে মধ্যে মক্রস-कीरो छनक्फेटकद त्वांभवां ए--गांहभावा कि हु व नारे. दकरन अकि एका निर्माद जान की निर्मा कि मान निर्मा ৰ্বিয়াছিলাম ইহা জীওল ( ফীবল ? ) পাছ। রখীজনাবের রচিত উদ্যানে সুরক্ষিত হইয়া ইছা শাখা-প্রশাখা প্রপুঞ্জে পরিমঙলাকারে এবন ববিত হইয়াছে। মরুপ্রান্তরে স্বয়ংকাত ও আদিম গাছের আদর্শভূত ব্লিয়া ইহা উদ্যানে পালিত ও স্থাৰপ্ৰাপ্ত হুইয়াছে, মনে হয়।

এখন চারিদিকের সেই তেপাশ্বর প্রাশ্বর বিশ্বভারতীর শুটালিকা-গৃহ পথচতুপথ ও উভানের ঘনসন্নিবেশে বেশ হরিছর্শ হইয়া পভিয়াছে, সেই প্রাচীন নগ্রচিত্র এখন মনে মনেও শ্বিভ করা বিশেষ প্রধাসপাধ্য হুইরাছে।

## त्रवौद्ध-कौवनमर्भन

#### श्रीकीवनमध्र दाय

বিষয়ট যেমন বিরাট ও গন্ধীর তেমনি অটল ও বছবাপক।
সমগ্র হিমালয়ের একটা আলোকচিন তুলে দেবানো যদি
সম্ভব হ'ত তবুও ত'তে যেমন সেই দি'লন্বে গল্পা
নগা'বরাজের জীলাবৈচিয়ের কোনও লাই পরিচয় দেওয়া
সম্ভব হ'ত না, বিচিত্র বর্ণদভাবে ও রেখায় বিত্রাজিকর
রবীক্রনাথের জীবনদর্শনের সমগ্র বিশিষ্ট অপট স্বল্প পরসরের
মধ্যে স্কুল্ট আকাবে কৃটিয়ে তোলা তেমনি সম্ভব নয়।
ওক্তাদের হাতে বাবা বীলায় যে বাগিনী ভবকে গুরুকে পর্কায়
পর্কায় বিভার লাভ করেছে, স্লাপরিস্বের হবো আমার
এই ক্লীণ একতারায় তার পরিপুর্ণ রূপটি উল্লোচন করে
দেবানো অসপ্ভব। আমি তবু তার শীব্দদ্বনের মূল মুব্রীর
মোটামুট পরিচয় দেব!

ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে রবীজনাথের আবিভাব আক্ষিক্ষয়। ভারতবর্থের চিরন্তান ও নিগুচ মর্যাণীট বছন ক'রে মুগে ধ্বে আমাধের দেশে সমুত হয়েছেন ভত্তজানপরায়ণ ক্রমানট অধিগণ, নিজ 'মজ সাধনার দিবা ক্যোভিতে জীগাচম্প্র এই বিচিত্র বিশ্বের অন্তর্নালে আবিদ্ধার ক্রেছেন সেট পরাধ জ্যোভিত্র মহান্ পুরুষ্কে, অনেক্ষেক্ সেই বিরাট 'এক'কে—

একে এপং বছৰা খঃ কৰোভি। বি চৈভি চাছে বিশ্বম্বা, স দেবঃ।

আছম বিশ্ব ভাতে ব্যাপ্ত। তি'নই সকলের নিয়ন্ত্রা ও সকলের অন্তর্বায়া। তিনি এককে বহুতে প্রিণত করেন।

উনবিংশ শতাকীর প্রথম পালে প্রপ্রায় ভারতীয় সাধনার আকরণৰপ বেলাৰগ্রন্থবিকে বিশ্বতির সর্ভ থেকে উদ্ধার করে বিশ্বমান্তর আন্দরবারে ভার মহিমাধিও প্রক্রপঞ্চ প্রকাশিত এবং কীবনের বিচিত্র ক্লেরে বাংশকভাবে সেই সাধনাকে রুণায়িত করে ভোলার পদ্ধা নির্দেশ করেছিলেন মহাস্থার কার্যমের বাহ। তিনই বর্তমান ভারতের মুক্তিমন্তর আদিখনে। উপনিষ্টেশর মন্ত্র্যান ভারতের মুক্তিমন্ত্রের আদিখনে। উপনিষ্টেশর মন্ত্র্যার অভিমূবে, বিভারের অভিমূবে পর্যান্ত্রক্ষাধিত ক্লেকন। ক্লেকে সামান্তর্গ ক্লেবে বিশ্বন্ ন বিভেতি ক্লেকন। ক্লেকে সামান্তর্গ আভিন্ন করেই সেই মুক্তি। যো বৈ ভ্রা তৎ প্রং—ভ্যার মধ্যেই সেই মুক্তি। যো বৈ ভ্রা তৎ প্রং—ভ্যার মধ্যেই সেই মুক্তি।

র বীক্রমাধের পিতা মংবি থেবেক্রমাধ উপনিষ্টের সেই বিরাটের সাধনাকে আগন অভারের ব্যানলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীক্রমাধ সেই সাধনারং বাবি-প্রকাশ। তথুলোকিক অর্থেনর ঔপনিষদ অর্থে রবীক্রমাথ কবি ও মনীধী। সেই উপনিষদের বাধী মনের সাধ্যমে রাখনে রবীধ-ভীংনদণ্নের মূল কথাগুলি আমরা সহক্ষেই হাদর্শ্য কাতে পারব।

यश्यि (पटवक्षनात्यव भूमाव जावना त्य प्रम प्रकित्क অবলধন করে কৃত হিষেত্রিল তা হচ্ছে- ইশাবাস্তৃতিদং সর্বং यः किम क्षत्र छ। १ स्तर । १ अहे अक महान १ १८ वर्ष दांता बिबिन कर बाला बर्यट्य। अहे य अस्कत भर्वशालिय भर्दे भर्तताभित्व अपृष्टिहे बरीय-कौरनवर्गन्व छेपकारा। ওঁ থা বেবালে ধাংহপত্ন হো বিশ্বং ভূবনমু আবিবেশ, ফ ७ व वयू (या वनम्म' ७ यू - या (पवणा अधि(ण, वि<sup>र</sup>न अरम् ষিনি সমৰ বিশ্বে অধুপ্ৰবিষ্ট হয়ে এয়েছেন, ভিনি সভাং জানং चनदर दक्ता चानमञ्जलमम् ३९ यविकाणि--- जिनि र जानमक्रा च्या उद्धार मध्य विद्या चका निष्ठ । जिनिहे भागा दि । चनर যা অনিতা ভার মধ্যে থিয়ে সভোৱ মধোলটয়া ধান, অগ্ন-कार्वव , ज उव मिर्य (कार्ग जब मर्या महेशा थान, मृश्व मर्या দিয়ে (এই সকল বিশ্বংক্ত এ'ড়থে নখ) অমুভের মবেঃ লইয়া य'न। व्याविदावीर्य अवि--जिने वावि: जिनिने अक'निज च्न । अप्र यर (क क'कनर यूपर (कन बार भार किकार--- o ८ धव বেশে থাবিভূতি হয়ে ডিনি অমাকে আমার আয়ার কচভা मुडा अवर प्रवंशान (वंटक मुक्क कृद्ध कींद श्रापटमून आधाद নিকট প্রকাশ করেন। আনন্দাদ্বোর খল্লিখা'ন ভূতানি জাইছে। जानका का गानि की व कि जानकर सम्बा कर वन कि । बह विश्व चानम (पदक्रे छेरभन्न, चानस्मत म्याह बत प्रचि बदर चर्राया चान्या वर्षा है। जब अधान । एक विकि अन्य भिष्ठे चायक्यकारपदरे धकान। द्वामा देव मः। छिनि

य अटकाश्वर्गः वहवानकि द्यंगार वर्गम् व्यानकाम् निविज्ञानं प्रवाजि । वि टेम्डि मास्य विश्वमादम् म द्यवः । जिनि क्याजिः-यवन् । जेनियम्ब अरे वामे बवोश्व-कोवन-यन्ति द्वावात जेरम् । अवरे व्यक्ष्यित काळा ८०जन्। वरीश्वनाद्यत कोवन् अ वामेदक श्वानवान कर्रद्र ।

এনি বেলাট ঘেবার কলকাভার কংছেলের প্রেলিডেট হন সেবার শ্রীকিভীশচক্র মিও মহাশয় সর্বভারতের নেভালের জীবনদর্শনের বাদী লিখিরে নিরেছিলেন। তথন আহ্মী-কুমার দৃত্ত মহাশয় লিবেছিলেন রলো বৈ সঃ এবং রবীক্রনাথ লিবেছিলেন, য 'একোবণঃ' ও 'রলো বৈ সঃ'। তবেই দেখা যাছে যে, রবীক্রজীবন-দর্শনের মূলক্ষ্ম ঐ থানিবাক্যের মধ্যেই নিহিক্ত রয়েছে। এবং যালচ রবীগ্র- দাৰ বলেছেন বে, তার বর্ম কোন পাত্র বেকে উত্তত एत नि । वर्राक निरमत अवत (वरक छेड्ड करत ভোলাই তাঁৱ চিৰুতীবনের সাধনা , তলাচ একৰা অধীকার क्दांद (का तिरे रि. कांद्रक्त जकन पूर्वद जकन नांच क লাৰনার অয়ত্তিকলে তার অভবের বকীর বর্ম ও বর্ণনের এই আকর্ব পরিণতি। পুকীবাদ, মধ্যযুগের ভারতীর, বিশেষভাবে (वोद ७ दिक्क वर्णन-नाहित्जाद क्षणांव जांद बद्धा क्रम्बंड । अमन कि चाउँक, वाउँक, क्किन ७ देवतानीत्वत नामश्र कांत রচনার উপর যথেই প্রভাব বিভার করেছে।

ভবু একণা স্থৱণ ৱাৰভে ছবে যে, ৱবীক্ৰমাৰ আছে चाक्र डिशनियम्ब बान मानिछ । निक्रकान चर्चा निछाब সাধনার রগপ্রভাব তার কবিভ্রদরে সঞ্চারিত হয়ে, বা সামাত, বা ক্ৰিকের তাকে অতিক্রম করে, ভূমার সংক विवारकेत जरक जनरकत निवरिष्ट्य बाताश्रवारकत मरना অভিনয়ৰে তাকে অহুভব করবার মানসক্ষেত্র তার প্রস্তুত स्विक्ति। विषय मर्या अहे या अकृष्टि नम्अलाव, अकृष्टि অৰওতার একট সর্বব্যাপী নিরবচ্ছিয়তার অসুভূতি, এই चक्कुण्डिर दवील-भीवनमर्गत्वद मृत छेरत्र। अहे चक्कुण्डिक्ट তিনি নানা রূপে রুদে প্রবে ও ছব্দে প্রকাশ করেছেন-একেই বলেছেন স্বামৃত্তি বা বিশ্ববোৰ। বিরাটের প্রকাশ-লপ बहे निवित्त विश्व अनिवित्त बानवरक दवीलनाव कीवरन राहे चक्कुणित (हलमांत बर्ग) अहन करतरहम । "शानन हरेता वरन वर्ष किति चार्यन शर्क मन, कच्छती-मन भन।" दवीख-चीवन-দর্শন বলতে এই বোঝায়। সে দর্শন তার শীবন ও কাব্যে विधित दानिगाट ध्वनिज स्टाइ : किस नकरमद असदारम ভার সর্বাপ্তৃতি বা বিশ্ববোৰের মূল স্থরট অব্যাত্ত আছে। विर्वेद मक्त नार्न, कीवरनद मदक दम निविक्ष्णाद भवमानीद-ब्राप डीटक चाकर्षन करताह . अवर अव नाम डीव नमन সভা যে একট নিগুঢ় প্রেমের যোগেই সঞ্চীবিভ—এ চেভদা তার প্রত্যক অভুভূতির মধ্যে স্কারিত হরেছে। সুতরাং माश्रवत अहे हेलियशाम अवर अहे हेलियशास विराव विविध तम्भवार चटेर्ड्क मद्र। यनि छ। र'छ छ। रम चानमश्याप विशालांत मिन्द्रमय अहे अलिन र एक्के अवर अहे हेलियनमंत्रिल बानवक्टबर विकिष्ठ क्लाटमा छारभर्व बाक्छ मा। बाक्टवर के रेक्टिरबंद बांद क्रब कर्दा मह। "देववांत्रा नांबरन मुक्ति সে আমার নর।" "মরিভে চাহি না আমি ক্ষর ভূবনে।" -- नक्न हेलियरक (महे दमश्रत श्रमदाबद खरूफ खांचांगरवद क्ष प्रक करद किरब-शिम नर्भवता, नर्दवानि ।

তথু কি তাই ? এই ইপ্ৰিৰমৰ সভাৱ পৱৰ সাৰ্থকতা কি উদ্বাধারই দিকে ? পরিপূর্বভার অভিমূবে আমাকে এই নির্ম্ব বিক্শিত করে, আমার এই বেশ্যনইন্সিরকে বিচিত্র वेग्बर्त्व हेनबुक् करव, विश्वविश्वाक कि कर् बाबारकरे চরিতার করেছেন ? ভা নর। সৌক্রসনির্বর এই ভার एहै, तारे चानववत एहेद द्रशायायन मा करत निवीद एडि জোৰার ? সেই অৱত্যর রসাধাদনের ডকার আয়ার সম্ভ হেত্যনইজিরের রক্ষেরক্ষে বে আকৃতি সে ত সামার নর। বিৰাভাৱ আপন ডকা যে সঞ্চাৱিত হরেছে আনার এই পরমাক্তর সভার মধ্যে ৷ আমার সভার এই পবিত্র ভীবে, আমার এই দেহভূদার পূর্ণ করে, সেই ভীবায়ভ পান ৰা করতে পারনে বিধাভার বে মৃতি নাই। "বামার নইলে জিভুবনেশ্বর ভোষার প্রেম হ'ত বে মিছে।" "হে মোর দেবতা, ভৱিষা এ দেহ প্ৰাণ, কী অৰ্ভ ভূমি চাহ কৰিবাৰে 414 1"

702

নিত্ত পিৰিকার ব্ৰহ্ম তার নিবিক্সভার মহাব্যোষ (परक अक पिम विश्वतहमारक मुक्कि पिरश्वविद्यान । ভाরপর (परकरे काम विवर्ग विवाण) चार निर्वाणिक मानवासार পরস্বাকে কিরে পাবার ব্যাকুল সাববা। ভাই সেই প্রবাসী यानवाश्चाद मयस सामस्यद कीवयटक्टीत सम्बाह्म कटकटक একট चन्द्र:मेला जलाबाज्रेष (यहनाविद्र चाकृष्ठि—'चाबि চকল হে আমি সুদূরের পিয়ানী'। কিছু এই আকুলভা ভ ভণু মানবালারই নয়। বিধাতা যে সেই স্টার আদিকাল থেকে বেরিয়েছেন আয়ারই অভিসারে। 'ভোরা গুনিস নি কি ভ্ৰিন নি ভার পারের ধ্বনি, সে যে আসে আসে আসে।

রূপ ও অরপের সম্পর্ক পরম্পর অভিয়তার সম্পর্ক, অবচ সে অভিনতা নিৰ্বিকল অভিনতা নয়। সে অভিনতান-ভাৰ পেতে চার রূপের মাঝারে অল', সে অভিরতার 'সীমা হতে চার অগীমের মাৰে হারা।' রূপের পরিপূর্ণ উপল্থি ভাবে অর্থাং স্কুণাতীতের উপদ্বিতে। বুরীক্রমার স্বীতক্ষি। অমির্বচনীয়কে, রূপাতীতকে প্রকাশ করাই জার বর্ষ। প্রকৃতির রূপ যেমন তার প্রত্যেকট খতন্ত্র বস্তুকে অবলছন এবং অভিক্রম করে সমপ্রের ঐকভাবে একট অপস্কপের খাভাগে মনকে উভলা করে, পরিষিত বাক্য ও ছক্তে বাছন অবচ অভিক্রম করে বীভিক্বিভা ভেমনি ভার সমধের সমবাত্তে এক অনিৰ্বচনীয় বলের সন্থান দেয়।

কৰিব ভাষায়, "যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহতে প্রবাস এবং অপরিচিভ বিধের খচ মন কেমন করিতে বাকে।" "আৰি উৰন হে, হে স্মৃত্ত আমি প্ৰবাসী।"

বাইরের দিকে বিখের মধ্যে অবগুডার অমৃত্তি বেমন অভৱের দিকেও তেখনি এই বিশ্ব এবং মামবঞ্চীব্যের মধ্যে একটা অৰওতা সাধনের কাল চলেছে—সে কাল আমার ভীবনদেবভার নিজের হাভের কাল। রবীজনার বলছেন, "बीवमही त्य मठिल क्रेबा देविएलाइ, कीवत्मव ममस प्रवृद्ध विविश्वचारक एक अक्षम अक्षे चर्क चार्शर्यंत बहुना नीविश्व कृतिरक्टन । किनि क्र्नकीय द्यमान वांचा, निरम्दरस्य वांचा

বিপ্লের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে রুক্ত করিছা বিতেছেন। বিধের মধ্য দিরা প্রবাহিত আনক্ষধারার বৃহৎ বৃতি তাহাকে অবলয়ন করিছা আমার অপোচরে আমার মধ্যে রহিষাছে।" মানবজীবনের মধ্যে জীবন শিল্পী বিবাতার এই বিশিপ্ত বন্ধপক্তেই কবি জীবনদেবতা আব্যা দিরেছেন। তিনি প্রত্যক্তবাবেই অক্তব করেছেন বে "আমার মধ্যে আমার অত্যক্তবার একট প্রকাশের আনন্দ, আমার অনাহি অতীত ও অনত তবিহাৎ পরিপ্লুত করিছা রহিয়াছে। সম্ভই সেই প্রেম্নীলার উব্লেল তর্ম্মালা।"

আমার মধ্যে আমি গড়ে উঠছি এবং আমার মধ্যে তিনি গড়ে ভুলছেন, এই ছুই গঠনের বুগল নৃত্যে আমাদের রাগলীলা উঠেছে কমে। এই গড়ার যে দিকটার আমি, সে দিকটায় এই মধ্যর স্পষ্ট আর আমার পিপাসাত মানবজীবন, আর যে দিকটায় আমার জীবনদেবতা গেদিকে অনাদি কাল এবং অনন্ত প্রেম। যে প্রেম না খাকলে, আমি যে আছি, আমি যে করে উঠছি, আমি যে প্রকাশ পাছিছ তার কোন স্কাবনাই খাকত না।

আমার জীবনে জীবনদেবতার এই প্রেমের দীলা বিচিত্র মণে ও রলে প্রকাশিত—শিশুর হাসিকারার, প্রেমের মিলমে, বছুর প্রীতিতে, প্রকৃতির অজ্প সেবার; আবার কবনো হংখের বেশে, কবনো আশাভির মধ্যে, কবনো বা মৃত্যুর মণে, কবনো সম্ভের মৃতিতে।

ভাষার যে বাব কুল পার ন। "প্ররের মাঝারে স্কাইরে কবি ভাষারে " রবীজনাথের গান সেই অনির্বচনীরের বাব — বতো বাচো নিবভ'ছে অপ্রাণ্য মনসা সহ। "ভাষার অভীভ ভীরে, কাঙাল নরন যেখা হার হতে আসে কিরে কিরে।" এই গানই রবীজ-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। "আমার একট

ক্ষা বাঁলি কানে, বাঁলিই কানে।" বাঁলিই ভগু তাঁৱ বচনাতীতকৈ বাক্ত ক্রতে পারে। এই গান উংলারিত হরেছে কবির অভবলোক থেকে, প্রকৃতির অভঃপূর-বাতারব-বাঁতনী মোহিনীর গোপন ইলিতে। "ভোনার নয়ন আনার বারে বারে বলেছে গান গাহিবারে। কুলে কুলে তারার ভারার বলেছে সে কোন ইশারার।"

কিছ জীবনকে সভা করে গভীর করে জামতে হলে বছুর মধ্যে দিরে ভার পরিচর পাওর! চাই। কেননা পলকে পলকে "বুড়াই ত প্রাণ হরে ওঠে বলকে বলকে।" কেননা, সে যে "ভূলিতেছে ভচি করি বুড়ামানে বিশ্বের জীবন।" বুড়া ত বিভীবিকা নর। "মরণ রে ভূঁহু মম স্থাম সমান।" রবীজ্ঞ-জীবন-ধর্মের প্রধাম প্রর ফরের অভ্যাসলিলা প্রেমের পরিচর। জীবন দেবভার রাহুর প্রেমই—"রোগের মভন বাঁবিব ভোমারে দারণ আলিভনে।"—ক্রেরে এই অভ্যাসলিলা প্রেমের পরিচরই রবীজ্ঞ-জীবন-ধর্মের প্রধান প্রব। ক্রক্র মং তে দক্ষিণং মুখং। "এক হাতে ওর ক্রপাণ আছে আর এক হাতে হার, ও যে ভেলেছে ভোম হার।" "বজ্লে ভোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।" "ভেলেছে হ্রার এসেছে ভ্যোত্রর্যর—ভোমারি হউক জর।"

ভিমির বিধার উদার অভ্যদর
ভোষারি হউক জর
হে বিজয়ী বীর মব জীবনের প্রাতে
নবীম আশার বঞ্চা ভোষার হাতে,
জীব আবেশ কাটো স্বঠোর বাতে,
বন্ধন হোক জয়।
ভোষারি হউক জয় ৩

অল-ইঙিয়া রেডিওর সৌলক্ষে।

### অবিস্মরণীয়

#### **बी** स्थी खना त्राय निरमा शी

এমন করে কেলিয়া যাওয়া চলে

র্জ করি নিবিছ বাহুপাল !

এমন করে ভূলিয়া যাওয়া চলে

মিখ্যা করি অর্ভ আখাল !
ভিমির-খন বিরহ্-নজপটে

উজ্ল তব ভাগর আঁথি হুট

ব্যু কুয়াশা, বত বরহা যার

উজ্লতর হুরে উঠিতে কুট ।

পরশাতীত হরেছ কত কাল ;

দরশাতীত হরেছ কত বুগ ।
পুনরাবির্তাবের পথ চেরে

নয়নমন আছিও উর্ব ।

দুবে গিরেছ ভাই না জানা গেল

কত গভীরে এসেছ মরমের ;

জীবনে ভব স্থতি বাবে না বোছা—

দুছিতে পারে পরশ বরণের ।

#### পাগল

#### 🗃 উষা ভট্টাচাৰ্ষ্য

সেধিৰ রাজা বিরে চলজি, সলে রবেছে এক বছু। হঠাৎ সে আমার গৃষ্টী এক বিকে আঞ্চুট করে বললে—"বেশ ভাই, একটা পাগল কি রক্ষ মজার মজার কথা বলছে আর হাত-পা নাড্ছে।" আমি ভাজিরে বেশলাম লোক্টা স'ভাই পাগল।

সাধারণ লোকের কাছে পাগল, গুণু পাগলই। সে কেবল যা-তা বকে, রাভার খাটে খুরে বেডার। আবার অনেক সমর হয়ত অভ লোককে মারবোরও করে। মোটামুট বলতে গেলে আমরা পাগল সহছে বিশেষ মাধা বামাই না।

भागन मथर बहे छेपाभीनण मद एए एवं हिवकान हिन। कि गंज करवक वरमद (यरक बामाएपद ब बादा) कि हू कि हू वम्रत वारक वारक। बादा (मारक बादा) हिन रव, बादक भाग काक कदान जरद भागन इद्वा (मारक भागनरक व्याहिट जान (धारव एवंज ना। भागनरक ब्याहिन वना वंज, बदर बहे बिजरवार जारक भूष्टद मादवाद पृक्षेव वह एए एम भागवाद वादा।

किश्वमिन (बटक मर्याविष्ठा भागमाभित्क मरनव रवात्र वरम व्ययां करवन अवर अरे भटक बाबादम्ब मन (ब्रेट्क बार्शकाव थे मन कुम बातना कामनः हतम बाह्यः। मर्नावम्ता वरमन, যেমন শারীর রোগের রক্ষফের দেবতে পাই এবং লক্ষ্ অহুগারে চিকিৎসকের। কোনটাকে 'টাইক্ষেড', কোনটাকে 'নিউমোনিয়া' ইত্যাদি নাম দেন: 🛭 🗗 সেই ভাবেই মনো-विम्ता मानजिक (बार्शवक (कर्षा नान) नामकदन कर्दान। পাৰলামি বলতে শুৰু একপ্ৰকার বোগই বোঝার না। এর ভিন্ন তির লক্ষণ অভুসারে ভিন্ন ভিন্ন রোপের নামকরণ করা स्टार्ट। यानिज्ञ (वात्र स्त्रु अक् वक्रावदरे स्व ना। শাৰারণ লোক, আল বিকৃতমন্তিক এবং সম্পূৰ্ণ বিকৃতমন্তিক <sup>ইত্যাহি</sup> নানা ধরণের লোক আমরা দেখতে পাই। মোটা-মুট আমরা ভিন্ প্রকারের মানসিক বিস্থৃতি লক্ষ্য করে পাকি। বিকৃতির শুরুত্ব অনুসারে যথাক্রমে নাম দিই—উৰায়ু (Neurosis), বাৰুৰোগ (Psycho-Neurosis) এবং ৰাছ্ৰভা (Psychosis)।

উবার্ক ( Neurotic ) বলতে আনরা সাবারণত: বৃধি
কতক্তলৈ সামাত মান্সিক বিভার বেওলি আমরা সব সমর
লক্ষ্য করি না, কিও এওলি মাবে মাবে রোমীর মবেই কটের
কারণ ঘটার। উবার্ আবার হই প্রকারের, যথা—উৎকঠা
উধার্ ( Anxiety-Neurosis )। এই রোগে রোমীর মনে
সব সময় বারুণ উবেগ আর অভ্রেডা দেখা বার। বে-কোম

সাধারণ ব্যাপার উপলক্ষা করে রোগীর মনে অরথা ছলিক্ষা ও উদ্বেপের সঞ্চার হয়। বেমন হয়ত রোগী সব সময় মনে মনে কর পার বে যদি তার বাবা, মা বা কোন প্রিয়ক্তনের হুত্যু হয় তবে কি হবে। এই তর এদের সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী থাকে আর এর কণ এরা মুক্তমান হরে পচে। ছিতীর প্রকারের উদ্বায়ু হচ্ছে স্নায়বিক অবসাদ (Neuras henia)। এই রোগে রোগী সর্বাদা অভ্যক্ত ক্লাক্ত ও অবসম্ন হয়ে থাকে। হাতে পারে মোটেই কোর থাকেনা। সাধান্ত পরিপ্রামে রোগী অভ্যক্ত ক্লাক্তি বোধ করে।

বিতীয় প্রকারের মানসিক বিকৃতি কচ্ছে বার্রোগ (Psycho-Neurosis)। এবও আবার কথেকটা প্রকার-ভেদ আছে, যথা—বিপরিণামী বিট্টবিয়া, (Conversion Hysteria), আবেশিক বার্ (obsessional Psycho-Neu osis), এবং ক্টেশোকনজিবা (Hypochondria), উৎকঠা বিট্টবিয়া। (Anxiety hysteria) ইত্যাদি।

किक्वैदिवा (दार्शित दानित मुद्धारे चाक्राविक सक्त । अद मामा वक्य मक्त रूट भारत (स्थन--शास नाया, (काम्का, (blister); পকাদাভ (paralysis), আরও নানারকর **७५० (४५) शञ्च। अवार्त्य वर्ष्य दावटल स्टब रह, अहे** जकन (दान मानजिक (functional)। अद कोनहीं है শরীরের কোন রকম কত থেকে হয় না। যেমন একটা क्षेत्राच्यन मिटनहे वृक्टल शांदा वाटन । विशविनांनी विश्वविद्यांत তথাট বরা যাত। এবানে রোগী কোন মানসিক চিভাকে ज्ञा वर्ष वर्ष करते। श्यम कांच लाह्य बार्ष मर्गादित চাপ রবেছে। ভার সে হয়ত কিছুতেই সংসার চালাতে পারছে না। সেক্তের সামনে কোন উপার না ছেখে সে যদি কোন রোগের আশ্রয় নিভে পারে ভবে হয়ত রেহাই পার। রোগী ভাবনাচিতা এমন ভাবে করতে থাকে যে সে काँदि बूद वाया चक्कर करत । चयह हिक्शिक भडीका करत इञ्चल (कांव कांत्रवह वृष्ट्य (शरमय मा। अनवह मार्वाजक। चवक अब कांत्र मरमाविष्दा दात्रित ज्ञान मरम भाग मा, छर পাওৱা যায় অবচেভন (unconscious) ননে। মনঃসমীকণ ছার। তা বুঁকে পাওয়া যায়। আবোদক বায়ু আবার ছই तक्रवा । अक्ठी धकाम भाव (तात्रेत क्रिश्वातात मर्या, আর একটা প্রকাশ পার তার কার্যাবারার ভিতরে। চিডার বিত্তি কি বুক্ৰ ? আৰি এক্ট লোককে কানি সে সৰ जयम अरे किया कवल (व (वकारमव लिमरहे ना मा स्टब कावरहे भा र'ल (कव। जाभाजपृष्ठी क मान रह (म, अ जाई अमन

কি কঠবাৰক চিডা। কিছ যাব ওয়কৰ হব সে হাড়া আৰ কেউ এয় কঠ বুৰভে পাৱে না। বোগের যদ্ধায় অছিয় হবে সেবনোবিদের কাছে চুটে আলে।

কার্যক্ষেত্র কি রক্ষ হয় তা এবার বলছি। এমন অনেক লোকই আছেন বারা হয়ত বত বারই সিঁভি দিরে উঠেন বা নামেন তত বারই সিঁভিতে ক'ট বাপ আছে না অনে পারেন না বা রাভার বার দিরে যেতে হলে প্রত্যেকট ল্যান্সপোষ্ট মা ছুঁরে পারেন না। এঁরা এমন ঘে যদি কোন জায়গায় বুব ভাভাভাভিও বেতে হয়, হয়ত বা টেন কেল হয়ে বার তব্ও এখনি না করে পারেন না।

···হাইপোকনড়িরা রোগে আমরা দেখি যে রোপী ভার শরীরের বিশেষ কোন অংশ সহতে অভ্যোগ করতেন। রোপী হরত মনে করেন যে, ভার পেটের ভেতরে পাকস্থলীই নাই আর এই বারণার বশে কিছুই খান না। কারণ ভার পাকস্থলীই নাই, ভবে খাবার খেলে যাবে কোথার ?

আপাতদৃষ্ঠিতে এ বিষয়গুলো ধুবই হাজকর মনে হলেও বাছবিক পক্ষে এরকর অনেক লোক সচরাচর আমাদের মব্যে আছেন বাঁদের হঠাৎ দেখলে কিছুই বুবতে পারা বার না, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলো প্রকাশ পার।

এবার আমি করেকট রোগ সহতে আলোচনা করব বেওলো একেবারে বিক্তমভিদ্যের মধ্যেই শুবু দেখা যার। মধা—চিভন্তংকী বাতুলতা ( Dimentia Proecox ) এই রোগে মালুষের সাধারণ বৃদ্ধি একেবারেই লোপ পেরে যার। রোগী নিজেকে বাইরের ক্ষপং থেকে আলাদা করে রাবে। নিজের মনে মনে ক্ষমার সে পৃথক ক্ষপং পটি করে। আর তার মধ্যেই নিজেকে ভূবিরে রাবে। তার মনে নানা রক্ষের অভূত বারণা করে। নিজেকে হয়ত পৃথিবীর রাকাই মনে করে, কারণ ক্ষক্যতে সবই সভব। বাইরের ক্সং সহতে তার কোন চেতনাই বাকে মা। ব্রক্ষ কথা বলে, অল আল হাসে। আনক সময় হয়ত বিভ্ বিভ করে যা তা বকে; চুপচাপ বলে বাকে—হয়ত বাওৱা-দাওরাও ত্যাগ করে।

আর এক বরবের বোগ আছে ভাকে বলে বেদারছ বাছুলভা (Manic Depressive Psychosis)। এই রোগের ছট বারা আছে। বেদ (Manic) অবস্থার রোগী বুব উভেজিভ বাকে। এত বেদী ও প্রভ চিন্তাবারা মনের মব্যে আসে বে, সে ওওলো ওবিরে বলতে পারে না। কবাবার্তা অবংলপ্ল ক্র। অনেক অকব। কৃকবা বলে ও বুব জোরে লোরে গান করতে ও নাচতে বাকে। আবার মাথে মাবে মারবেরারও করে। কিছুদিন এই অবস্থার বাকার পর বিষয় (depressive) অবস্থা আসে—বিষয় অবস্থার রোগী বুব মুন্থমান হরে বাকে। একেসারেই কারও সঙ্গে কবাবার্তা বলে না। আনুহত্যা

করার প্রবল ইচ্ছা পাকে। বোদী কিছুই বার না। রূপে লক্ষণা হৃঃবের ভাব পাকে। বছদিন বাবং এরণ রোগএভ হরে পাকলে যাহুর বৃদ্ধিএংশ হরে বার।

আর একট প্রধান মানসিক রোগ হচ্ছে "প্রম বাতুলতা" (Paranoia)। এই রোগে রোগীর কতকওলি বরষুল বারণা থাকে। অভ সকল বিষরেই সে সাধারণ লোকের মন্ত ব্যবহার করে, তথু তার বিশেষ বারণার ক্ষেত্রে অভুন্ত রক্ষের ব্যবহার করে। এই রোগে বৃদ্ধিন্ত একেবারে নাই হয় না। ভূল বারণা এই রক্ষের হতে পারে, যথা—রোগী হয়ত মনে করে যে কেউ তাকে বিষ দিয়ে মারতে চাছে। না হয় মনে করতে পারে যে, সে মিশরের রাণী "ক্লিয়োপেটা", এবং সে সকলের সঙ্গে হয়ত সেইভাবে ব্যবহার করবে। অনেক রোগী হয়ত মনে করে যে, তার শরীরের কোন একটা অংশই নেই ইত্যাদি। এই রোগ আবার অনেক রক্ষের হয়। এর একটার নাম করছি বিজম বাতুলতা (Paraphrenia)। এই রোগে সব সময় রোগীর মনে হয়—বে সবাই তার দিকে চেয়ে আছে, না হয় তার সম্বন্ধ কথা বলছে ইত্যাদি।

এতকণ যে সব "বাতুলতা" সহতে আলেচনা করছিলার সেগুলোর কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। কিছু আরও কতকগুলো মানসিক হোগ আমরা দেখতে পাই যেগুলির কারণ কতকটা মানসিক আর কতকটা পারীরিক। যেষম একট রোগ আছে তার নাম "General Paralysis of the Insane"। সিফিলিস এই রোগের কারণ। এতে মাধার তেতর কত দেখা যায়। এতে বৃদ্ধির্ভি একেবারেই মই হরে যায়। রোগী অনর্গল বকে। একটা কথার সক্ষে আর একটা কথার কোনই সামস্কৃত্ব থাকে না। তা ছাড়া রোগীর আনুসংব্য থাকে না।

অবের (Epilepsy) বোগটও মাণার মধ্যে কোল রক্ষের কত থেকেই হয়। এতে রোগীর 'কিট' হয়। তবে এর মূর্চ্ছা হিট্টবিরার মূর্চ্ছা থেকে কিছু আলাদা। এতে রোগী অগতর হাত পা বিঁচতে থাকে। এর আবার মূটো তাগ আছে। একটির নাম (Grand Mal) এবং অপরটির মাম (Petit Mal)। পূর্ব্বোক্তটিতে রোগীর মূর্চ্ছা হয়। এই মূর্চ্ছা বেখানে গেবানে হতে পারে, কিছ হিট্টবিরার মূর্চ্ছা বেখানে গেবানে হতে পারে, কিছ হিট্টবিরার মূর্চ্ছা বেখানে গেবানে হতে পারে, কিছ হিট্টবিরার মূর্চ্ছা বেখা নিরাপদ ভারগা হাতা হর মা। মূর্চ্ছার সরর তড়কার মত হাত পা হোঁতে। মূর্চ্ছার শেষে রোগী কিছুক্ষণ মুমার। পরে নাধা ধরা তাব থাকে। শেষাক্র রোগটি সমসময়ে হতে পারে। মূর্চ্ছা হর মা, তবে হু-এক সেক্তেওর কত রোগী হরত অভ্যনা হরে বার। হয়ত ববে কাল করতে হুটাং হু-এক সেক্তেও কি রক্ষর হবে পোল—হাতের কাল বব হরে পোল। এটা রোগী নিক্ষেই মূর্বতে পারে মা—তবে তার সামনে যারা গাকে তারা মুবতে পারে।

তা হাতা এক রক্ষের যাথা থারাপ আহে বেটা আনেক শ্লীলোকের প্রগবের পর হর: এর নানা রক্ষের লক্ষণ হতে পারে ভবে এখনি বেশী দিন থাকে না। এর লাম Puperal Insanity। বুড়ো বয়নে মভিত্রম হর, এটাকে ভীমরভি বলে।

উপরে যে সব রোগের বর্ণনা দিলাম সেগুলি পুবই সাধারণ। এ ছাড়াও আরও কতকগুলি ছোটবাটো রোগ আছে। সে সবের বর্ণনা দেওয়া এবানে সগুব নয়।

ভা হলে এখন আমত্রা বৃক্তে পাত্রি যে, পাপল বললে

আমরা হাল এক রক্ষ পাগলই বৃধি না। বিভানসম্প্রভাবে অনুসদ্ধান করলে এর মব্যে আমরা নানা ভাগ করতে পারি। মনোবিদরা এক এক রোগের এক একট কারণ বের করেছেন এবং মনোরোগ চিকিৎসকেরা (Psychiatrist) এদের চিকিৎসার ভঙ্গ নানা রক্ষ উপার বের করেছেন। আক্লাল আর পাগল বললে মনে গুণা বা উপেন্ধার ভাল আসে না। এদের চিকিৎসার ভঙ্গ অনেক ভারগার ভাল ভাল ছাসপাভালের ব্যবস্থা হরেছে। এ সব ভারগার ওদের রেখে সারিরে ভোলবার ব্যবস্থা করা হয়।

# ধর্মচাকুর ও কৃর্মমূর্ত্তি

- শ্ৰী আন্ততোষ ভট্টাচাৰ্য্য

ভক্তর শ্রীর্ভ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় বিগত আয়াচ মাসের 'প্রবাসী'তে 'প্রাচীন বলে বর্মপ্রা' নামক একট প্রবন্ধ লিবিলা, চাকা প্রস্থাগারে রক্ষিত ছুইটি কছলেবে খোলে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপির পাঠ নিরপণ করিয়া তাহার বুতন একট বাাখ্যা দিবার চেঙা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাহার মত্তবাদকে তিনি নিক্ষে চুড়াছ বলিয়া মনে না করিয়া 'প্রবাসী'র পাঠকদিপের মতামত জানিবার জ্বত আঞ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাহার মত পভিত ব্যক্তির যোগ্য কার্কই হইয়াছে। তাহার এই আগ্রহ দেখিয়া এই বিষয়ে আমি আমার মত্বাদ তাহাকে জানাইতে উৎসাহ বোধ করিতেছি। আশা করি, আমার মত্বাদটিও তিনি পরীক্ষা করিয়া এই বিষয়ে তাহার এই

কৃষ্ণপের খোলে উৎকীর্ণ লিশি ছইট ঢাকা বিলার বিক্রমণ্র পরগণার অন্তর্গত বল্লখোসিমী প্রায় হইতে আবিহৃত হইরাছে। ভইর সরকার একট লিশিতে 'বন্দ্র' (বর্দ্ধ) কথাট পাইরা এবং ভাছা কৃষ্ণপের খোলে উৎকীর্ণ দেখিরা সিঘান্ত করিরাছেন যে, এই 'বন্দ্র' 'আমাদের প্রপরিচিত বর্দ্দর রাজীত আর কেছই মহেন।' কারণ উছার মতে 'কৃষ্ণপের শিঠের খোলের ব্যবহার এই বারণা সমর্থম ফরিভেছে।' কিছু এই সম্পর্কে একট কথা বিশেষভাবে বরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্ববিদ্ধে বর্দ্ধর কোন মন্দির নাই, উহার সম্বান অকলেই বর্দ্ধরিক্রের কোন মন্দির নাই, উহার সম্বান অকলেই বর্দ্ধরিক্রির কোন আলিক সাহিত্যের মধ্যেও ভাহার কোন প্রকার উল্লেখ বারও গাওরা বার বা। বর্দ্ধপুলা এক্যান্ত্র প্রকার গোলার বার বা। বর্দ্ধপুলা এক্যান্ত্র সম্বর্ধনে বে বলিরের উল্লেখ করিবাহেন ভাহার ইতেও এই যত বিভিত্ত ভাবে

সমৰ্থিত হয় না। তিনি বলিয়াৰেন বে. এইভ পুকুৰার দেন ও এইভ পঞ্চানন মঙল তাছাদের "ল্পরামের বর্ণ-ৰদলে"র ভূমিকার দেবাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে পূর্ব্ব এবং উছর-বাংলাতেও বর্ষঠাকুর-পুরুর প্রচলন ছিল। কিছ উভ जन्मावकदम् अहे भवत्व अहे अक्षे माळ वाटका अहे क्**यांहै** ৰাত্ৰ উল্লেখ কবিয়াছেন, "পূৰ্ব্ব ও উত্তরবলে চৈত্র-সংক্রাভিত্তে य "(पन" ( चर्नार (पडेन ) ७ 'शांडे' भूका एवं छारा वर्च-ঠাকুরের পাঞ্চনের অভূঠান-বিশেষের শুভি বছন করিয়া আসি-তেছে।" বলা বাহলা, কেবলমাত্র এই কথাটর উপর নির্ভর ক্রিয়া 'পূর্বে পূর্ব এবং উত্তর-বাংলাভেও ধর্মঠাকুর পূজার প্রচলন ছিল' এখন সিভাৱে উপনীত হওৱা যায় না। ভারব প্ৰবিদে যে গাৰুদ অনুষ্ঠিত হয় ভাহা শিবের গাৰুন কিংবা बीलाइ शाबन वा बीलायुका विलियारे शिविष्ठि ; शिक्षयत्क অনুষ্ঠিত ধৰপুৰার নিৰুত্ব কোন আচার-অভুঠানের সঙ্গেই ইহার কোন আচারাদির ঐক্য দেবিতে পাওয়া যায় না। অভএব উক্ত সম্পাদক্ষর যে 'পুর্ব্ব ও উত্তর বাংলাভে বর্ণ্থঠাকুর পুলার क्षात्रम किन' विनद्या '(प्रविद्यादिन' अवस क्वा वना अवीठीन बदम एव मा।

বৰ্ষঠাকুৱের খ্ৰিৰ্নিষ্ট কোন ৰূপ নাই। অভএব ক্ৰীৰ্থির সংশ তাঁহার ঐক্য নিৰ্দেশ করিবার কোন সদত কারণ দেবি না। বৰ্ষঠাকুরের সর্বাধনবিদিত প্রচলিত ব্যান-মন্ত্রট উদ্ভূত করিলেই তাহা বৃবিতে পারা বাইবে; ভাষা এই— 'বভাজো নাদিবব্যা ন চ করচরবেশ নাভি কারো ন নামঃ। নাকারো বৈবৰূপে ন চ ভর মরনে নাভি ক্যানি বভ । বোপেলৈর যান প্রাং সকল জনমনং সর্বালোকৈক নাশব্। ভঞানাং কামপুরং ক্রমরবরদং চিন্তরেং শৃতবৃত্তিব্।'

देशाटण वर्षात्वदक म्लंडेच:रे क्वहवनशेन, सिवाकांव 🦦

অৱপ বলিরা উল্লেখ করা হইরাছে। বলা বাহল্য, উক্ত থ্যান-মন্ত্রট বৌদ প্রভাবিত সমাজে পরিক্লিত হইরাছিল। ইহা অভাশি প্রচলিত আছে। ১৯৪৭-এ আসানসোল শহরের অমতিদ্রবভী ডেমরা নামক প্রামের বর্গ-পুরোহিতের নিক্ট উক্ত ব্যাম-মন্ত্রট শুনিরাছি। ইহাতে ধর্মঠাকুরের কূর্গ-পরি-ক্লমার আভাসমান্ত নাই।

বৌদ ও হিম্বর্শ প্রভাবিত সমালের বাহিরেও বর্ষঠাকুর ফুর্মুটি নহেন। H. H. Risley তাহার বিব্যাত প্রছ Tribes and Castes of Bengal-এ উল্লেখ করিয়াছেন বে, পশ্চিমবলের ভোমগণ 'worship Dharam or Dharmaraj in form of a man with a fish tail on the last day of Jyaistha.' (প্রথম বঙ, পৃষ্ঠা ২৪১) অর্থাং পশ্চিমবলের ভোমগণ ক্রৈষ্ঠ সংক্রোভির হিম মংজ্বুছ্ছ-বিশিষ্ট বরম বা বার্ষরান্দের পূলা করিয়া বাকে। Risley প্রায় ৬০ বংসর পূর্ব্বে উক্ত প্রস্থ প্রথম করিয়াছিলেন, তথন তিনি ভোমহিলের মধ্যে এই আচার সভ্য করিয়া বাক্তিবেন। বলা বাহলা, মংজ্বুছ্ছ বিশিষ্ট 'বরমরাজ' কুর্মুন্তি হউতে পারেম মা।

ভট্টর সরকার উল্লেখ করিয়াছেন, 'আক্কাল প্রভাৱ-নিশিভ কৃপ্ৰযুত্তিক ধৰঠাকুৱৰণে পূকা করা হয়।' ব্যক্তি-গত অভিছতার উপর নির্ভৱ কারহা তিনি একখা বলিয়া-**एम किमा क्यांन मा. ७८व क्यांमि এই विश्व क्**छक्रांन প্রভাক দুষ্টার দিয়া বলৈতে পারি যে ভারার এই উ'ক্ত সমর্থন-যোগ্য নছে। 'প্রভার নিজিত কৃপ্রমৃত্তি' বলিলে পাঠকের মনে এই ৰাৱণা হয় যে, সাধারণ প্রভার মৃতির মৃতই বুকি পাণর কাটিয়া বৰ্ণের মৃতি তৈরি করা হয়। কিছ বর্ণবৃতি একট অপরিণভগঠন (crude) শিলাবও মাত্র, ইহা অপরিণভ-গঠন বলিয়াই ইছার আঞ্জির কোন স্থিতা নাই এক अक काश्रमात्र अक अक स्वर्ग। वाक्षा (क्लाव (विनश्न-ভোচ প্রায়ে একট প্রসিদ্ধ বর্ণ্থবন্দির আছে। সেধানকার বর্ণ্থ-**चिनांडे चानवाय-चिनांत्र कांत्र ऋरतान, करव चानवारमंत्र** মত গাৱে কোন ছিল নাই। আমি এই বংসর আগে এই বর্থ-শিলাট দেবিৱাছি। উল্লিখিত ডেমরা প্রামের ধর্মশিলা সংখ্যার তিনটা। তিনটবই আকৃতি প্ৰায় ত্ৰিকোণ, তবে আকাৰে विकित्र। केळ 'बनदारमद वर्षमण्य' अरहद मन्नापक्षमध विनवार्यन (य. 'वर्षमिना बिरकान वा क्रमुरकान।' देशव निर्मिष्ठ क्षांन बाकाद बार्ट विवा नारी कदिए न। शादांव ভारादांश विज्ञाद्यन वर्षिना '(वाहे। युष्टे कव्यन चाकाव।'

মাণিক গাঙ্গুলির 'বশ্বমদলে'র প্রারম্ভে রাচের বিভিন্ন ছানের বিভিন্ন বর্গালার নাবোরেব আছে। ভালতে একট বর্গালাকে এইভাবে বন্ধবা করা হইরাছে, 'গোণালগুরের কাকড়া বিহার বন্ধি ভারপর।' (হরপ্রনাদ শান্ত্রী ও দীনেশ-চন্দ্র-সেম সম্পাধিত, পুঠা ৬)। বলা বাহল্য, গোণালগুর থাবের বর্ষশিলাট দেবিতে কাঁকড়াবিছার আকৃতি হিল বলিরাই ইছা কাঁকড়াবিছা বর্ষঠাত্বর বাবে পরিচিত ছিল। 'সাহিত্য-পরিষ্-পরিকা'র (১৪ বঙ, পৃ. ১৬৬) 'রাচ-জনব' নারক এক প্রবছের লেবক উপরি-উদ্ধুত বর্ষঠাত্বের ব্যামন্মন্ত্রটির একটি বিভ্বত রূপের মধ্যে বর্ষঠাত্বের ব্যামন্মন্ত্রটির একটি বিভ্বত রূপের মধ্যে বর্ষঠাত্বকে এইভাবে সংবাবন করিতে শুনিরাছেন বলিরা উল্লেখ করিবাছেন, যথা 'নবছে বছরপার য্যার বর্ষরপার।' ছোটনাগপুর ও উডিয়ার আফিম অবিবাসিগব 'বরম দেওতা' বনিতে শ্রাদেবতা ব্যতীত অন্ত কিছুই জানে না। অভ্যার ভট্টার সরকার বে বলিরাছেন 'আক্কাল প্রভাবনিয়িত কুর্ম মুর্ত্তিকে বর্মঠাত্বর বলিরা পূজা করা হয়' তাহা প্রত্যক্ষ অভিন্ততা কিংবা প্রচলিত জনমত হারা সর্বতি হয় না।

আমার বঞ্চব্য এই যে, ধর্ম্মাকুরের সলে কুর্মের কোন মৌলিক সম্পর্ক নাই। বর্ত্তমতল কাবো কচ্ছপের উল্লেখযাত্র নাই, 'শুধাপুরাণে' কুর্শ্বের যে একবার সামাভ মাঞ্জ উল্লেখ আছে ভাহাদারাও কুর্দ্বের সলে ধর্কের কোমও মৌলিক সম্বন্ধ ছাপন করা যায় না। 'শুলপুরাবে' কুৰোৱ এই প্রকার উল্লেখ আছে। ধর্মের বাহন উলুক (কৃশ্ব মতে) ভাতার ভার সহ ক'রতে না পা'রয়। ক্লাভ ত্টরা প'ভূলে ভিনি প্ৰথম হংসকে ভাছার ভার বহন করিবার का एक कविद्यान । अञ्चलान भरता एश्न वर्षा हिवदक ফেলিয়া পলাইয়া পেল, অবশেষে ভিনি কুৰ্মকে গ'ড়য়া ভাছার পুढि चानन कविरामन : कृषि की हारक (क'मश्र) भनावेश (अल। छाहाद चाद (परा भाउदा (अल मा। 'मूब्रभूवार्व'द মতে ইহাই বর্ণঠাকুরের সঙ্গে কুর্ণের সম্পর্ক। ইহার অ'ভরিভ चार्त कि⊉रे नरह। छै:ब्र'बंड कार्तर किंडारव र्य कम्ह्रणरक 'বর্দ্ধাকুরের প্রতীক' বলিয়া মনে করা ঘাইতে পারে ভাষা বুৰিতে পারা যায় না। 'ৰৰ্মপুৰাবিধান' 'শৃভপুরাণ' কিংবা কোন ৰশ্বনদলকাব্যেই ৰশ্বঠাকুবকে কৃশ্বৰৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা হর নাই। অবিকত্ত ভাছাকে প্রায় সর্বান্তই 'শৃভমৃতি' বলিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছে। ডটুর এইক শ্লীভূষণ দাশগুর তাহার '()bscure Religious Cults' নামক এছে এই 'मुक्रपृष्ठि'टक प्रदारमयका विनवारे वार्गाश कविवासम ( पृष्ठी ৩৩৬-৩৩১)। তাঁহার অভ্যান যথার্থ বলিয়াই মনে হয়। এীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিভ 'ধর্মপুর্লা-विवादन' जाटन.-

'শৃত্যাৰে ছিডং নিডাং শৃত দেবাদিবাক্ষণ।
ত্ৰহং তথাৰ ঐ বৰ্ষায় নবঃ।' পৃ. ৮১
বলা বাহল্য, ইহার মৰোও বৰ্ষায়হুৱের কৃষ্-পরিকল্পনার
কোন ছান নাই। তবে বৰ্ষায়হুৱের সম্পর্কে কৃষ্ণের ক্থা
আলিল কোবা হইতে ? হেবিডে পাওয়া বার বে, ইহা
নিভাত একট ছানীয় ব্যাপার। যে অফলে বৰ্ণপুঞা হিস্থবৰ্ষ

হারা অবিকৃত্য প্রভাবিত হইয়াহে সেই অঞ্লে বর্ষশিলাকে विकृत जल चित्र विना क्षमा करा स्टेश पाटक। নেই অঞ্লেই বৰ্মশিলাকে বিষ্ণু বলিয়া প্ৰমাণ করিতে বিরা আকারসাদৃভবশত: ইহাকে বিফুর অভতম অবভার কুর্শ্বের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। এক হিসাবে যে-কোন অপরিণতগঠন (crude) শিলাবওকেই কুৰ্ব বলিয়া ব্যাৰ্যা ক্বলা ঘাইতে পাৱে। বৰ্জমান প্ৰৱেৱ দক্ষিণে দামোদর নদের অপর তীরবর্তী বুদক্তি নামক গ্রামে এক উপ্রক্ষান্তরের বাড়ীতে একট বর্মালনা আছে। ইহা একট অপরিণভগঠন শিলাবৰ ব্যভীত আর কিছুই নহে, গৃহকভাকে ইহাকে কুর্মমৃষ্ঠি বলিয়া দাবি করিতে শুনিয়াছি। हेशांत मरलश बात्र कान कान बक्त वह विश्वाम बह्मिछ থাকিতে পারে। কিছ হিন্দুবর্ণের প্রভাব-বহিভূতি অঞ্চল বৰ্ষশিলার কুৰ্যৱপ সহছে কোন বিখাস প্রচলিত থাকিতে ভনি मारे. किरवा काम वर्षनिमाक्त शक्त क्षेत्रने क्षिण পাই নাই। শালপ্ৰান-শিলার মত বৰ্দ্ধশিলার পূলাও আদিম বছ পুৰার (fetishism) প্রবৃতি হইতে সঞ্চাত বলিয়া মনে হয়। তবে একমাত্র পশ্চিমবদ অঞ্চেই শিলারপী বর্ষের পুषा श्रामण चारक. वर्षामुद्र या 'बदम (मथणा'त मारम ছোটনাগণুর কিংবা উভিয়ার আদিম জা'ত অধ্যুষিত অঞ্চল যে স্থাদেৰতার পূৰা হইয়া থাকে ভাহাতে দেবভার কোন विमाबरभव वायशास्त्रत क्षेत्रम नारे. चाकामश्चि क्षेत्रम प्रस्थात केरकरकर कालात शुका करेता बाटक ।

णांचा च्टेटन कव्यप्तित (बाटन छेल्कीर्न निश्नि इटेडेन कि ভাংপর্য বলিয়া মনে হুইতে পারে ? ডক্টর সরকার মহাশহ ৰিতীয় লিপিটির চড়ৰ পংক্তিটতে 'ভাষাগত ফ্রট' আছে বলিয়া **पष्ट्रवाम क्रिया अक्षेट्र पाल्यामिक 'अर्ट्याविक शार्ड 'वियाद्यम ।** ইহার নিশ্চিত পাঠ তিনিও যে দিতে পারিয়াছেন এমন দাবি ভিনি নিজেও করেন না। অভএব ইহার মধ্যে আরও অমু-যানের অবকাশ আছে। আমি লিপিভড়বিদ নহি, সুতরাং এই সম্বৰে আমি নিজে কোন অসমান করিতে চাহি না। তবে रीहाडा और जनन विश्व नहेश श्रवश्या कृतिहा श्राटकम ভাঁহাদিগকে ইহার প্রকৃত পাঠোছার করিবার ভঙ্ক মুত্র ক্রিয়া চেষ্টা ক্রিভে অভুরোধ ক্রিভে পারি। अक्**डे** कथा बाक अडे जन्मदर्क चांत्रि विज्ञाल होते। ডটর নলিনীকাত ভট্নালী মহানর এই লিপি ছুইটকে শভিচার-মন্ত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কছেপের বোলে অভিচার-মন্ত্র লিবিবার বৌভিক্তা সহতে চই-একট প্ৰমাণের কৰা এবানে সৰ্ব্বসাধারণের জাতাৰ্থে উল্লেখ করিতে পারি। পূর্ববেদ হিন্দু-মুসলযান নির্বিশেষে প্রত্যেক গৃহছেরই शिशानपद्भव चाद्भ अकड़े कक्षार्थन (बान ७ अकड़े अकड़ मायाव चाक किरवा कावान है। हाता वाकिएक स्वया वाव।

देशां वरम एत. श्रीवरण कथां श्रीवरण श्रीवरण व কিংবা গো-ব্যাৰির কারণ কোন অপদেবভার বিভাক্ত ঐক্তৰালিক খণসম্পন্ন বন্ধ (magic object ) বলিয়া কল্পনা করা হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকা ও প্রশাস্ত মহাসাগরীয় কোন কোন ৰীপের অধিবাসী আদিন ভাতির মধ্যেও কচ্ছপের ধোল সভাকিত অভবণ বিখাস প্রচলিত আছে। কছপের ধােলের এই ঐল-ভালিক গুণসম্পর্কিত বিশ্বাস হইতেই ইহার উপর অভিচারমন্ত্র ष्ठेरकीर्य कवियाव क्षयाव क्षरमान सरेवा पाकित्य । विक्रमभूत्वव যে বন্ধবোগিনী আম হইতে উক্ত লিপি ছইট আবিষ্ণুত হইৱাছে তাহা এক দিন বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক সাৰ্নার পঠিয়ান ছিল। ভাষা সকলে জাভ আছেন। ভাপ্তিক ক্রিয়ার সলে এমভানিক विश्वारमञ्ज विश्व मण्यकं चारहः छाश्वंत करमहे बरन इत কোন এলভালিক ক্রিয়া সাধনের উদ্বেক্ত ক্ষ্পের ধোলের क्षेत्रत स्टेक लिनि इटेड देश्कीर्य स्टेशियन । चल्यार स्टेश **छोनानी (य हेशांट्स चिकान-यस विका मान क**तिया-ছিলেন ভাষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোৰ হয়। দ্বিভীয় লিপির চতুৰ পংক্তিতে যে 'বল্ম' কৰাট আছে তাহা বৌৰ ভিশৱৰেত্ৰ অভতম ধর্ম হওয়াই খাভাবিক। এই সংক্ষিপ্ত নিপিটির অভত্রও ভগবান বাহুদেবের সঙ্গে বুদ্ধ, জিন প্রভৃতি শব্দ আছে, 'নশ্ব' वा वर्ष मक्कि जारायबर अकार वाहक विकार दार एक। चमबरकारम् बुर्वे अक नाम वर्षताक विमा हरता करा रुरेशास्त्र । वला वाह्ना, वर्गीत रुदश्रमात्र माञ्जी महामत वर्ष-পুৰাকে বৌদ্ধ ধৰ্মের শেষ পরিণতি বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া हेरां अवडे शुंक रिनार्ट अर्व कृदिशहित्व । अहे नक्त कादान मान एवं बारे 'बन्न' नक्षीरक श्रवारण बारे भर्गाण অনাবিছত ধর্ম্মাকুর বলিয়া মধে করিবার কোন কারণ मारे।

আর একটনাত্র কথা বলিরা আমার বন্ধব্যের উপসংহার করিব। ডক্টর সরকার দিতীর লিপির চছুর্ব পংক্তিটির এইরপ ব্যাখ্যা করনা করিবাহেন, যথা "---এক ব্যক্তি 'বর্ম্ব' নির্মাণ করাইরা হিলেন।" কিছ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পূর্বে একটি বিষয় হিলেন।" কিছ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পূর্বে একটি বিষয় হিছা করিরা দেখা প্রয়োজন। পশ্চিনবঙ্গে বে সকল বর্ম্মশিলা অভাপি পূজিত হর ভাহাদের কোনটিই কাহারও হারা 'নির্ম্মিত' নহে, সকল বর্ম্মশিলাই ম্বর্ম কিংবা আভ কোন দৈব উপারে লব বলিরা বিশ্বাস করা হয়। বর্ম্মশিলা নির্মাণ করার বীতি কোন কালেই যে প্রচলিত সংকারের বিরোধী। বর্ম্মশুলার এই সংকারটি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিরোধী। বর্ম্মশুলার এই সংকারটি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিরোধী। বর্ম্মশুলার এই সংকারটি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিরোধী করার করিছে পরিতে পারা যার না। অভএব উাহাক্তেইহা পুনর্কিবেচনা করিরা কেবিবার কর্ম বিনীতভাবে অন্থ্রোধ করিতেহি।

#### মালয়ের কথা

#### অধ্যাপক শ্রীস্থাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় বেছন বিশ্ববিদ্যালয়

বিচিত্র দেশ যালর। ভারত ষ্টাসাগরে অবহিত এই নাতিপ্রান্ত উপদীপটি বুগে বুগে বিশ-ইতিহাসের রদমন্দে একটি
বিশিষ্ট ভূমিকা অভিময় করিরাছে। প্রীষ্টপূর্ব আফুমানিক
৬,০০০ অব্দে পাপুরা দ্বীপ এবং অট্টেলিরার আদিম অবিবাদীদিপের পূর্বভগণ মালরের পথে ঐ হুই ছানে গমন করিরাছিল।
ক্রীষ্টপূর্ব আফুমানিক ২,০০০ অব্দে আগুনিক মালর ভাতির
পূর্বাপুরুষপণ চীনের ইউনান প্রদেশ হইতে মালরে আগমন
করে। পরে ইহাদেরই বিভিন্ন শাবা দ্বীপমর ভারতের স্থানা,
মবদীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইরা পড়ে। ঐতিহাসিক বুগে
বুহুছর ভারতের বৌদ প্রীবিজ্য-সামাদ্য মালর উপদ্বীপের
উল্লোখনের ক্রিমণ্ডেশ বীর অবিকার প্রপ্রতিন্তিত করিরা
মালাভা প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব করিত। প্রিটোভর চতুর্জন
শভানীতে মবদীপের মন্ধপহিত-হিন্দুসামান্তোর আক্রমণের কলে
প্রীবিশ্বরের গৌরব-রবি অভ্যান্ত হব।

ইটার ১৪০৩ অবে শ্রীবিজর বংশের এক রাজ্ক্যার বালাভা ছীপে একট রাজ্য ছাপন করেন। পরবর্তী শতবর্ষকাল মালাভা ভগানীজন সভ্যকগতের একট বিশেষ উল্লেখবোগ্য বাণিজ্যকেল ছিল। এই মালাভাকে কেলে করিরা
ভারতীর এবং আরবদেশীর বর্দ্মপ্রারকগণ ছীপমর ভারতের
বিভিন্ন অঞ্চলে ইস্লাবের বাণী প্রচার করিরাছিলেন, ১৫১১
ইটাকে আলব্কার্ক মালাভা জর করিরা ইহাকে স্প্র প্রাচ্যের
পর্ক্ বাণিজ্যকেলে পরিণত করেন। ১৬৪১ সনে
ভলভাকগণ পর্কুশীক্ষিপের নিকট হইতে মালাভা কাভিয়া লর।
ইহার পর বহু বংসর মালাভা প্রাচ্যত্ত্বতের প্রধান ওলজাভ
বাণিজ্যকেল ছিল। পরে বাটাভিন্ন মালাভার ছান অবিকার
ভ্রে। উন্বিংশ শভাকীতে মালাভা যবন ইংরেজদিপের
হত্ত্বতে ছর ভবন ভাহার পূর্বা গৌরবের চিক্ত্যালও অবশিষ্ট
ছিল লা।

বিংশ শতাকীতে টন এবং রবারের চাহিদা বাছিরা বাঙরার কলে সিনাপুরের অভাবনীর জীর্বি ঘটে। ১৯৪২ লমে জাপান কর্তৃক সিনাপুর অধিকৃত হওরার পর ওলকাজ পূর্ব্ব-ভারভীর দ্বীপপুঞ্জের রক্ষা-ব্যবহা ভাসের খবের মড ভাঙিরা পড়ে। সলে সলে অট্রেলিরা এবং ভারতবর্বের নিরাপজাও বিপর হইরা পঢ়িল।

পঞ্চল শতাকীতে মালরে মুসলমান বর্ম প্রচারিত হয়। ট্রার পূর্বে হিন্দুবর্ম মালরের জাতীয় বর্ম হিল। জাধ্নিক মালয়বাসীর জাচার-ব্যবহারে এবং বর্মীর জছ্ঠানে এখনও হিন্দুগ্রতাব পরিলক্ষিত হয়। মালয় উপহীপের পূর্বাঞ্চলেই

এই প্ৰভাৰ বিশেষভাবে লক্ষ্মীয়। भागरतव भूगमधान वाङ्क्तन चाक्क कानी, विकू बदर नर्रात्व मारव मरबाकातन করে। বিফুর বাহন গরুছের মৃতি লইরা আছও যালরবাসী শোভাষাত্রা বাহির করে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে बानवरानी रिम्पृनत्वत वज्हे चवशास्य कृतिवा बाटक। हिम्पू-বেকা শিবকে মালয়বাসী ক্লিবগণের (মুললমান অপদেবভা विरम्य ) नैर्वशंभीत विज्ञा भरन करतः छाङ्किर्भत बातना যে টকাৰও ড্ডীয় পাৰুব অৰ্জুনের বাব। ভাহারা বিখাস करव रव ठिक्रमिक्क मुनविभिक्के युव मरमद मुरमद छेशद शृथियो অবহান করিতেছে। অনন্ধনাগের কণার উপর পুধিবীর অবহিতির সহিত এই বিবাদের সাদৃষ্ঠ বিশেষভাবে লক্ষ্য कविवांत विश्व। मानव छेन्दीत्भव छेक्दांक्टन बामायट्न কাহিনী সুপরিচিত। মালয়ের বহু মুদলমান ফ্রির এবং দরবেশের দরগা যে রূপাছরিত হিন্দু-মন্দির তাহা সহজেই ৰৱা যায়। মালৱবাসীর বর্ষে হিন্দু প্রভাব ব্যতীত হিন্দু-পূর্বর ষুপের অভোপাসনার প্রভাবও বিদ্যমান।

আরবদেশীরগণের নিকট হইতে আধুনিক মালরবাসী বর্ণমতের সলে মব্য-প্রাচ্যে প্রচলিত সংস্কার, এবং ঐতিহও বহুলাংলে লাভ করিয়াছে। ঐক দার্শনিক এরিইটলকে তাহারা ম্যাসিডনীর বীর আলেক—আতারের পুল বলিয়া মনে করে। মালরবাসীর বারণা বে এরিইটল মালরে আগমন করিয়াছিলেন। মিশরীর এবং পারস্কিগণের ভার মালরবাসীও ভভাতত লক্ষণ এবং তবিষ্যাঘাইতে আহাবান। ভাহারা মনে করে বে, শগ্র নির্ধক্ষ নছে।

ষালরবাসীর আচার-অভ্ঠানে সর্বাদেশীর এবং সর্বাক্ষারীর প্রবার সময়র ঘটরাছে। দৃষ্টাভবরণ পেরাক রাজ্যের ফলতানের অভিষেক্তর কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে। রাজ্যাভিষেক্তর সমর স্থলতান যে তরবারি বারণ করেম তাহাতে আরবী লেখ উংকীর্ণ। প্রচলিত বিশ্বাস এই বে, এই ভরবারি এক দিন আলেকভাভারের হাতে শোভা পাইত। পেরাক্তর স্থলতানগর মনে করেন বে, উাহারা আলেকভাভারের উত্তর পুরুষ: রাজকীর ঘোষক সংস্কৃত ভাষার স্থলতানের সিংহাসনারোহণের কথা ঘোষণা করে। অতে যাহাতে ভানিতে না পারে সেই উছেক্তে স্থলতানের কানে কানে ভারতীর পূর্বাক্ষরছিলের নাম তাহাকে ভানাইরা ছেওয়া হয়। অভিযেকের সমর স্থলতানের বাধার উপর হিরাবর্ণের রাজহন্ত শোভা পার। হ্রিত্রা-হন্ত চীবের

রাজকীর চিহ্ন। অভিষেক-উৎসবের সময় যে সমন্ত বাদ্যযন্ত্র বাজানে। হয়, তাহাদের নাম পারভদেনীয় ।

শ্বাবের দক্ষিণে, সুমাঝার উভরে, ভারতবর্ধের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ভারত মহাসাগরে অবহিত একট সঙ্গীণ উপদীপ এবং ভংসন্থিত করেকট দীপ লইয়া ইংরেজশাসিত মালয় গঠিত। আয়তনে ইহা প্রায় ইংলপ্তের সমান। বিতীয় বিশ্ব-মুঙ্কের পূর্ব্বে মালয় নিয়লিশিত ভিন্ট রাজনৈভিক বিভাগে বিভক্ত ভিল—

- ১। সিশাপুর, পেনাভ, যালাকা এবং লাব্যানের সমবায়ে গঠিত ট্রেটস সেটল্ডেন্টস।
- ২। পেরাক, সেলালর, নেগ্রিসেখিলন এবং পাছাঙ এই চারিট ইংরেজ-আঞ্জিত মালয় রাজ্য লইয়া ১৮৯৫ সালে গঠিত মালয় মৃক্তরাই।
- ত। ভোহর, কেদা, কেদান্টান, পালিস ও ট্রেকাস্থ এই পাঁচট ইংবেল-আফ্রিভ রাজ্য।

থ্টেস সেটলমেণ্টগ ইংরেজ-রাজ কর্ত্তক নিযুক্ত গ্রণরের অধীনে ক্রাটন কলোনি রূপে, এবং উদ্লিখিত রাজ্য ময়ট ইংরেজ উপদেপ্তার পরামর্শ অন্থ্যারে স্ব-স্থ স্থাতান কর্ত্তক শাসিত হইত।

वर्गाव अवर क्रिनंब छैरशायनटकता किशादन मालदाब बगाछि সর্বাত্তর ক্লেন্তে চাথের কাল এবং বলি কইতে টিন উদ্ভোলনের শভ জনবিরল মালয়ে বাহির হইতে বহুসংখ্যক শ্ৰমিক আমদানী কবিতে হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ ছওয়ার সময় মালয়ের মোট অবিবাদীর শতকরা ৪২ ৰন মাত্ৰ মালয়ৰাতীয় ছিল। এই সময় মালয়ের মালয়ৰ ভীয় **धवर होना चविवामीत मरका यथाक्रम २,२४०,७७७ अवर** ৰামাৰিক ২,৪০০,০০০ কন ছিল। মালমের প্রবাসী ভারতীয়-श्रापंत जरबारिक अरक्यारत मन्ना महरू। খাদমগুমারির হিসাব অভুযায়ী মাস্ত্র-প্রবাসী ভারতীয়ের भरना किल ७८८,२৮७ कम। মালয়ের শ্রমকীবীদিলের শ্বিকাংশই চীনা অথবা ভারতীয়। শ্রমের ক্ষেত্রে বহিরা-গতের সংখ্যাবিক্যের ভ্রু ব্যবসা-বাণিভ্যের মন্দার মুপেও मानदा (वकात-अध्या (कामिनरे উৎकर्त स्थ नारे। वावशाय-বাণিজ্যের অবস্থা ধারাপ হইলে বাহির হইতে শ্রমিকের শাগমম হ্রাস পাইত এবং প্রবাসী চীনাদের অনেকে খদেশে পত্যাবর্ত্তন করিত। প্রবাসী ভারতীয়গণের স্বার্থরকার ক্র निष्क 'देखिशान देशियमन कशिष्ठे' कर्ड्क विভिन्न अक्रवर्श् শ্রমকেন্দ্রে পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারিত হওয়ার কলে বাণিক্যের মন্দার সময়েও পারিল্লমিকের হার বিশেষ ব্রাসপ্রাপ্ত হইতে পাৱিত না।

ৰিতীয় বিশ্বয়ন্তের পূর্বেন মালয়ের ক্রবিক্ষেত্রসমূহে নিযুক্ত সাবারণ শ্রমিক ৩৫ হইন্ডে ৬০ সেউ (আমেরিকান) পারি- শ্রমিক পাইত। তথম ৩০°২২৫ সেওঁ একট ভারতীয় টাকার সমান ছিল। ১৯৩১ সাল পর্যন্তও মালরের শ্রমকীবিগণ সঞ্জবদ্ধ হইয়া উঠে নাই। চীনা শ্রমিকগণ কর্ত্তক ছাপিত পারস্পতিক সাহায়দান সমিতিগুলিকে মুদ্ধ-পূর্যে মুগে মালরের এক্ষাত্র শ্রমকীবী সংগঠন বলিয়া গণা করা যাইতে পারে। মুদ্ধের অব্যবহিত পূর্যবন্তী কালে মালরে শ্রমিক-বর্ণবিট বাভিষা যায়। এই সময় শ্রমকীবীদিগের স্থাপ্রকার কন্ত একাবিক আইন প্রণয়ন করিতে হুইয়াছিল। মুদ্ধের সময় ক্ষাণান মালয় অবিকার করে। ক্ষাণ শাস্নাবীন মালয়ে বেকার-সমস্রা তীর হুইয়া উঠিয়াছিল এবং নিত্য প্রযোক্ষনীয় বিবিধ শ্রম্বার অভাব দেখা দিয়াছিল।

রবার এবং টন মালয়ের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। এই इरेंটि প্ৰোর অন্তই ফ্রতের অর্থ নৈভিক ক্ষেত্রে মালয়ের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ব। বিগত মুদ্ধের পূর্বের সমগ্র পৃথিবীতে মোট **छे९भन्न बर्वादबंब ध्वांक अर्कार्य गांगास छे९भन्न क्रेफ: मध्य** পৃথিবীতে খনি হটতে মোট যত টিন উত্তোলন করা হটত তাছার প্রায় এক-ততীয়াংশের যোগানদার ছিল মালয়। রবার बार हित्नत कुलनांस मानदस्त चक्रांड मन्नदस्त श्रीसान बकास्ड উপেक्षीय। यूष्ट्र शृद्धं कृद्यकृष्टि कांभानी वावनाव-श्राण्डीन কর্তৃক মালয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল অবস্থিত ধনিসমূহ ছইতে খ্যালানীক, বক্সাইট এবং লোহ উত্তোলত ছইত। মালয়ের কৃষিকাত পণ্যের মধ্যে রবার ব্যতীত আনারস, नाजिएका टेजन, 'लाम चाराल अंदर बारनंत छेटबंब करा যাইতে পারে : মালয়ের কোন উল্লেখযোগ্য শ্রমাশর নাই विलाल हे ठाल । अञ्चयन याना किছ चारम, ममछहे निमानुत, পেমাঙ্ মালাক। এবং লাবুধান অঞ্লে অবস্থিত। শ্রমিক্সিরের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত। মাসয়ে যত টেন পাওয়া यांत्र, जाहात लाग्न मम्बद्धीर (भदाक, (मनाकत, (मंध्रत केन এবং পাছাত যোগাইয়া খাকে। কোহর,কেলা, কেলাওীন, পাৰ্লিস এবং টেলানতে সৰ্ব্বাংশকা খবিক বাৰ উৎপত্ন হয়। মালয় উপদ্বীপের সর্বজ্ঞই রবারের চাষ হইয়া থাকে।

ধিতীর চীন-কাপান যুব (১৯০৭-৪৫) মালবের আই-নৈতিক জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই রুদ্ধের স্ট্রনা হইতেই প্রবাসী চীনারা জাপানী পণ্য বর্জন করিতে আরম্ভ করে। জাপ মালিকের কারবানার চীনা প্রথিকগণ বর্মবুট করিয়া কাজ বর করিয়া দিল। মুদ্ধের জ্ঞ প্রবাসী চীনাদের জনেকের নিকট খনেশের হার প্রব হুইয়া গেল। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে মুদ্ধ আরম্ভ হুওয়ার অবস্থা আরম্ভ শুক্রতর আকার বারণ করিল।

মালবের মোট কর্ষণবোগ্য ক্ষির তিন-পঞ্চমাংশ করণ্য-সমাহ্ছর এবং অকর্ষিত। আরণ্য অঞ্চল বিভিন্ন আদিম ভাতির আবাসহল। স্কুডরাং প্রকৃতির অঞ্চণণ দান্দিণ্য সম্বেও মালয় বাজের দিক হইতে বরং-সম্পূর্ণ নহে। তাহাকে প্ররোজনীয় চালের ছই-তৃতীরাংশই বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। ছিনার বাজারে টিন এবং রবারের চাহিদা হারা মালরের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। মালরের অর্থনীতিক ক্ষেত্রের বাজারের ওঠা-নামার প্রভাব বিশেষ ভাবেই অন্তৃত্ত হইরা বাকে।

बानव উপदीटभद चामिराजीमिटनद बदवा (जबांक रा भाकांब. সাকাই, ভাতুন, এবং ওরাঙ-লাউট ভাতির কথা উল্লেখ করা बांहेटल शादा। इंशांबिटभन्न मट्या दक्तां, दक्तांहेनि अवर পেরাক রাজ্যের অধিবাসী ধর্মকায় সেয়াঙ বা পাঙানগণ সর্বাপেকা অনপ্রসর। ইহারা অতিশন্ত নিরীছ এবং মোটেই चनवांबक्षरण गरह। हेरांबा रच कल-मूल अवर मृत्रमा हांबा জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদিগের বর্ত্তমান সংখ্যা ২,০০০-এর অবিক নতে। পর্বভবাসী সাকাই বা সেনোই জাভি (नमां वा शांकांभनरणंत कुलनांत चरनक मका। बुलक: हेरकां-**८म** अश्रत्य मार्गाम स्टेटन छ देशक्रिय एएट विश्वित ব্বাভির রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে। সাকাইগণ করেকটি উপ-শাভিতে বিভক্ত। প্ৰভ্যেক উপশাভি শীয় প্ৰবান বা যোডল কৰ্মক শাসিত হয়। ইহারা সংখ্যায় ন্যানাৰিক ২০,০০০। ক্রমিকার্য্য ইহাদিপের উপজীবিকা হইলেও ইহারা যাযাবর মভাব একেবারে পরিভাগে করে নাই এবং এক ভাষগায় বেন্দ্র-मिन बाटक ना । व्यवग्राहां वी कांक्सनंब कन-बूल खदर सुनेशा ছারা জীবিকা নির্মাহ করে। ওরাঙ-লাউটপণ সমুদ্রচারী। মংশ্র শিকার ইহাদিপের ভীবিকার একমাত্র উপায়।

সভ্য মালয় কাতি প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য ও মুগয়া ধারা এবং ব্যক্ত বনজাত কল-মূল আহরণ করিয়া কোন প্রকারে দিন ওকান করে। ইহারা গাঁববত্বভাব এবং প্রমবিমূব। মালয়গণ মূললমান বর্ষাবলমী এবং ব্যবহারিক কীবনে অভিশয় চতুব ও বৃছিমান। ইহারা পারিবারিক কীবনে সাবায়ণভঃ মূবা হইয়া থাকে। মালয়কাতীয় ত্রী-পূর্ম্য সকলেরই অল্লবয়সে বিবাহ হয়। বছবিবাহ ইসলাম বর্ষাম্মোদিত হইলেও মালয়ী ফ্রফ একাবিক পত্নী গ্রহণ করে মা। কিছে বয়্যা ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার হুইছে মোটেই বিরল নহে।

মালয়ের ব্যবসায়-বাণিজ্য সমস্তই প্রায় প্রবাসী চীনা-দিনের হাতে। প্রবাসী চীমাদের মধ্যে অনেকে চাকুরি এবং আইন ও চিকিৎসা-ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন। ইহাদিনের প্রম এবং সহায়তা ব্যতীত মালয় বর্তমান অবস্থায় উপনীত হুইতে পারিত না।

মালয় ও ভারতবর্ণের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। মালয়ের সমাল-দীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রভাবের ছাপ ভারত একেবারে মুহিরা বার নাই। মালয়ী বর্ণমালা মূলতঃ ভারতীয়। মালয়বাসীর বর্ণ্ম এবং ভাচার-অমূর্চানে হিন্দু প্রভাবের কথা পূর্বেই উলিখিত হইরাছে, যাল্রের বর্ত্তমান প্রবাসী ভারতীয়ণণ শতকরা ১০ কনই দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত ভাষিলকাতীয়। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই রবারের বাগান, রেল-লাইন এবং পূর্ত্তবিভাগে প্রমন্ত্রীর কাজে নিযুক্ত আছে। প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে অলসংখ্যক ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এবং ব্যবহারকাবীও আছেন। কেহ কেহ চাক্রিও করিয়া থাকেন।

মালরের অবিবাসীদিপের মব্যে অল্পংব্যক সিংহলবেশীর ভারিলভাতীর কেরাণী, রত্ব-ব্যবসায়ী, ছুতারমিন্ত্রী, ক্লোর-কার এবং প্রবাধীর কথাও উল্লেখযোগ্য। অভাত অবিবাসীর মব্যে প্রায় এক হাজার ইহুদী, করেক হাজার আরব এবং কিলিপাইন, ভিন্তত ও আনাম দেশীরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মালয়ের অবিবাসিগণের মব্যে কিছু ইউরেশীরও আহে। ইহাদিপের অনেকের বমনীভেই পর্তৃথিক শোণিত প্রবাহিত। ১৯৪৭ সনে মালয় যুক্তরাপ্তের বেতাক অবিবাসীকের সংখ্যা ছিল ১,১৮৬। ইহা ব্যতীত মালয় উপদ্বীপের উত্তরাকলে কিছু ভাষের অবিবাসীও আহে।

অপ্তাদশ শতাকীর একেবারে শেষ ভাগে মালয় ইংরেক बिटनंद भरम्भटर्न कारम । ১৭৮৫ मारल क्वांकिम लाहे ने नामक ক্ষমৈক ব্রিটাশ কাহাজের অধ্যক্ষ কেলার প্রলভানের শিক্ট হইতে পেনাত ইকারা লন। ১৮০০ সালে ইট্ট ইভিয়া কোম্পানী কেদার স্থলভানের নিকট ছটভে বর্তমান ওয়েলেসলি প্রদেশ লাভ করেন। কিঞ্চিবকি শতবর্ষ পরে ১৯০৯ সালে ভামরাক কেলা পালিস, কেলান্টান अरे (प्रेमाम अरे बांका हाविष्ठे देश्द्रक्षित्रदक कांचिया (मन। এইজ্ঞ ইংরেজগণ স্থামরাঞ্জে অনেক টাকা বার দিয়াছিলেন। ভাহা ব্যতীত ইংৱেন্ধ নাগরিকগণ স্থামে কোন অপরাধ করিলে ইংলভে প্রচলিত আইন অমুসারে ভাছাদের বিচার করিবার व्यविकात्र अहे नमम देश्मण्टक हाष्ट्रिया बिटल स्थ । ১৮२8 সালের স্বাক্ষরিত লওন সন্ধির সর্তামুসারে ইংরেশ্বণ মালাকা এবং মালয় উপদ্বীপ লাভ করে। ইছার পূর্বেই ১৮১৯ সালে ট্যাস থ্যাকোর্ড ব্যাফপুদ নামক ইথ ইভিয়া কোম্পানীর ক্রেক कर्षकारीय (क्रडीय जिलाशूय देश्टबक्पिश्य क्छन्छ द्देशांचिन।

১৮৭৪ সালে পেরাক এবং সেলালরের স্থলতান স্থ-স্থ রাজ্যের শাসনকার্থ্য সহায়তা করিবার কল্প ইংরেক্থ পরামর্শ-দাতা গ্রহণ করিতে সম্বত হওয়ার এই রাজ্য তুইট বিটিশ প্রভাবাধীনে আছে। ১৮৯৪ সালে পাহাত এবং ১৮৯৫ সালে নিপ্রিসেখিলনের স্থলতামও স্থ-স্থ রাজ্যে ইংরেক্স বেসিডেও রাধিতে সম্মত হইলেম। ১৮৮৫ সালে কোহরের স্থলতান এবং ইংরেক্সনিরের মধ্যে সাক্ষরিত সদ্ধি অসুসারে ইংরেক্সনি কোহরকে বহিঃশক্রর আক্রমন হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। কোহরের স্থলতান ইংলও ব্যতীত অপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিছতে আবন্ধ না হইবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। স্থলতান অদীকার করিলেন যে, ইংরেকগণ ইচ্ছা করিলে তিনি সীর রাজ্যে একজন ইংরেক ক্টনৈতিক প্রতিনিধিও প্রহণ করিবেন।

১৯১৪ সালে দিতীয় ইল-জোহর সদ্ধি সাক্ষরিত হয়। এই সদ্ধির সর্ভাস্থারে স্থলভান শাসনকার্ব্যে সহায়ভার বন্ধ এক ক্ষম ইংরেজ পরামর্শদাভা গ্রহণ ক্ষিলেন। স্থলভান প্রতিক্রতি দিলেন যে, মালয়বাসীর বর্ষ এবং প্রাচীন প্রশা ব্যতীত অন্ধ সমস্ত বিষয়ে তিনি এই উপদেষ্টার পরামর্শ অন্থায়ী চলিতে বাব্য থাকিবেন।

शिकाशूद, (शनांक, मानांका खर नाव्यात्मद नमरात्य পঠিত ট্রেটস সেটেলমেন্ট স সিপাছী মূদ্ধের সময় পর্যান্ত ইঙ ইভিয়া কোম্পানী কৰ্তৃক শাসিত হইত। যুদ্ধের পর কোম্পানী উঠিয়া গেলে বিলাতের ইভিয়া অফিস কয়েক বংসর ইছার শাসনকার্য্য পরিচালনা করে। ১৮৬৭ সালে প্রেটস সেটল-মেন্ট্ৰস একট ক্ৰাউন কলোনীতে পৱিণত হুইল। এই সময় হইতে ইহার শাসন এবং বাবছা-পরিষদে বেসরভারী সদস্ত গ্রহণের রীতি হয়। প্লেটস সেটলমেণ্টলের অধিবাসিগণের यत्या क्षेत्रांशी हीबादण्ड अश्वरांशिविश्रेणांड एक एक्स श्रीव्यत्महे ইংরেজ ব্যতীত অভাভ বে-সরকারী সদস্য অপেকা চীনা সদস্য সংখ্যার বেশী হইত। উভয় পরিষ্টেই মালয়, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সদক্তও মনোনীত হইতেন। ব্রিটাশ ব্যবসায়ী সন্দ-गम्ह कर्डक निर्द्धािकेष्ठ वावशा-श्रीवश्रापत इट क्रम टेरावक महस्र ব্যতীত অভ সমন্ত বেসরকারী সদস্তই সেটলমেন্টেসের গবর্ণর কৰ্ত্তক মনোনীত হইতেন। বলা বাহলা, এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা প্রায় সর্বাংশেই প্রপ্রের হল্তে কেন্দ্রীভূত रहेशां दिन ।

কেলা, পালিস, কেলান্টান, টেলাল্ল, জোহর, পেরাক, সেলালর, নেগ্রিলেখিলন এবং পাহাত এই নয়ট মালয় রাজ্য বিভিন্ন সময়ে সাক্ষরিত সদ্ধি অকুসারে ইংরেজের আপ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। এই সমত্ত সদ্ধির প্রত্যেকটরই সারমর্শ্ব এই যে, রাজ্যের স্থলতান একজন ইংরেজ রেসিডেন্টের পরামর্শাল্লযারী চলিবেন। মালয়বাসীর বর্ণ্দ্র এবং রাজ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রধায় হতকেপ করিবার অধিকার রেসিডেন্টের থাকিবে না। শাসনের স্ববিধার ক্ষত্র প্রত্যেক রাজ্যে একট রাষ্ট্র-পরিহল (State Council) থাকিবে। পরিষদের আইন প্রণয়ন এবং শাসনকার্ব্যের ক্ষমতা থাকিবে। রাজ্যের প্রধান সামত্তর্গ, রেসিডেন্ট ও চীনা বণিকগণ এই পরিষদের সদত্ত এবং স্থলতান ইহার সভাপতি হইবেন। পরে করেক ক্ষম সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ এবং ভারতীয়ও পরিষদের সদত্ত মনোনীত হইবেন। শীর কার্ব্যের ক্ষত্র বেসিডেন্টকে টেটস সেটলমেন্টেসের গ্রপ্রের নিক্ট জ্বাবিছি করিতে

হইত। প্রত্যেকটি আপ্রিত রাজ্য নিজের ক্র হতত্র আইন প্রণয়ন করিত। ইহালিগের পরম্পরের মধ্যে কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল না।

১৮৯৫ সালে পেরাক, সেলাকর, নেঞ্জিসিখিলন এবং পাহাঙ রাজ্যের সমবায়ে মালয় যুক্তরাই গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ₹# একখন বেসিডেণ্ট খেনারেল নিযুক্ত হুইলেন। ইংরেকের আগ্রিভ মিত্রে পরিণত হওয়ার পূর্বে মালয়ের স্থলভামগণ শাগনকার্য্য সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যের প্রধানদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৮১ সাল হইতে তাঁহারা স্ব-স্ব রাষ্ট্র-পরিষদের সহায়ভায় আইন প্রণরন করিভেন। কিছ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার পূর্বে তাঁছাদিগকে পরিষদের মভামত গ্রহণ করিবার স্থযোগ দেওয়া হয় নাই। যুক্তরাট্টে যোগদানকারী রাজ্যগুলির সুলভানদের क्रमण अङ्गठिल मा इटेलिश छाहामिशक निक निक बारकात दिशिएक युक्कदार्द्धेद दिशिएक-एकनादिश **এ**वर क्षेत्रे সেটলমেন্টসের প্রথবের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হুইড। টেইস সেটলবেউসের পবর্ণর মালয় যুক্তরাষ্ট্রের ছাই ক্ষিশনার নিযুক্ত रुटेटनन ।

বেসিডেন্ট কেনারেলের স্থারিশক্তমে যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্ধ রাজ্যসমূহ অপেক্ষান্তত দরিত রাজ্যগুলিকে অর্থ এবং নিপুণ কর্ম্বাচারী বারা সহায়তা করিতে সম্মত হইল। স্থাতানদিগকে লইয়া একটি সভা গঠিত হইল। আইন প্রণয়নের বা অর্থ বরাছের কোন ক্ষমতা এই সভার ছিল না। বেসিডেন্ট-কেনারেলের হতে অবাব ক্ষমতা দেওরা হইল।

১৯০৯ সালে মালয় যুক্তরাষ্ট্রের জভ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ ( Federal Council ) স্থাপিত হইল। যুক্তরাঞ্জের অন্তর্গত প্রত্যেক রাজ্যের স্থানীয় পরিষদ্ধলির হাত হইতে প্রায় সমস্ত ক্ষতা কাভিয়া লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের ছাতে **७७ क**र्दा स्टेम । यूमर्जामश्रेष अटे श्रीव्यक्ति मास्य अवर **্রেট**স সেটলমেন্টসের প্রবর্ণর ও যুক্তরাপ্তের হাই ক্ষিশ্**নার** ইহার সভাপতি হইলেন। স্থলতানগণ ব্যতীত রেসিডেউ-কোরেল, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভ প্রত্যেক রাজ্যের রেসিভেট. তিন কন বেসরকারী ইংরেক এবং এক কন চীনা এই পরিষদের সদস্ত মনোনীত ছইলেন। পরে সদস্ত-সংখ্যা আরও किছ वर्षिण एरेबाहिल। ১৯২१ जाटल शतिबटम चार्छ कन বেসরকারী সদত্ত ছিলেন। ইঁহাদিপের মধ্যে পাঁচ খন रेश्टबक, इरे कम हीना अवर अक कम मामग्र-नामक विटमन। এই বংসরই পরিষদের সংস্থার করা হয়। এই সংস্থারের পর हेरांत (यां है नपश्च-नर्या) २८ व्यव हरेल । हेरांत यद्या ১১ व्यव সরকারী এবং ১৩ জন বেসরকারী সদস্ত। সুলভানগণ জার যুক্তরাষ্ট্রীর পরিষদের সদন্ত রহিলেন না। ৪ জন বেসরকারী मानवनाजीव , नरण धारायव दान बर्ग कवितना।

মালর উপবীপের উত্তরাংশে অবস্থিত জোহর, কেলা, কেলানীম, ট্রেলান্থ এবং পার্লিস মালর মুক্তরাট্রে যোগদান করে মাই। কেলার মুক্তরাটের মালর মুক্তরাট্রে যোগদান করে মাই। কেলার মাজন উল্লেখ করা হয় যে, কেলার রাষ্ট্র-পর্যানর অভ্যানন বাজীত ভাষাকে ট্রেস সেইলমেন্ট্র বা মালর উপবীপের অভ্যানন রাজ্যের সন্থিত সংমুক্ত করা চলিবে না। জোহর এবং কেলার সন্দে ইংরেজদিপের সর্ভ হর যে, এই ছইটি রাজ্যে মালরকাতীর কর্ম্মচারিগণ ইউবোপীর কর্মচারিগণের মতই মর্যাদা লাভ করিবেন। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে মালর মুক্তরাট্রের অভ্যন্ত করাভাজনি অপেকা ইছার বহিছ্তি রাজ্যগুলি অবিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। টাকাকভি সংক্রান্ত বিষয়ে ইছারা সম্পূর্ণভাবেই ইংরেজ-কর্ত্ত্ব-মিরপেক ছিল।

১>৪১ नात्वद ४३ फिरम्बद स्रांभान मानद पाक्रम करतः। ১৯৪২ সালের ৩১শে জালুয়ারীর পুর্বেই ইংরেজগণ সিলাপুরে পশ্চাৰণসহণ করে। ১৫ই ফেব্রুছারী জাপান সিলাপুর অধিকার করিয়া লয়। এই সময় ছইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৫ সাল পश्च मानम काशान्त कर्ड्याबीत्म हिल । (कन् क्लार्कानीन, পালিস এবং ট্রেকাস্থ স্থামের এবং ত্রমান্তা জাপ-শাসিত মালহের অভতুক্ত হইল। জাপ শাসনাধীন মালহে সাম্ত্রিক শাসন প্রবৃত্তিত হুট্যাছিল। এই সময়ে মালয়ের অর্থ নৈতিক এবং রাষ্ট্রনভিক জীবন জাপ সামত্রিক কর্ত্তপঞ্জের ইঞ্চিতে निम'श्र ७ एटेख । (है। क्छन सकी प्रश्न कर्ड्क निमुख्य अक्सम **(७८८ केट-८७ नाट्सम काथ-माभिल मामस्यत मर्स्साफ कर्षधारी** हिल्म । श्रीय कार्यक्रमात्भव चक्र विन चन्नी पश्चत्वत निक्रे क्ष्यक्षन छेलामडी ७ लम्ब क्ष्रांदी দায়ী ছিলেন। **এবং মালহের অধিবাসী প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির** প্ৰাভানৰি দ্বাহা গঠিত একটি কেন্দ্ৰীয় পহিষদ ভিৱেট্টৱ-ভেনারেলের কার্যো সহায়তা করিত। প্রত্যেক রাজ্যেই অৰুঙ্প শাগন-ব্যবস্থা প্ৰবৃত্তিত হয়। তবে ভিরেইর-.क्रांदिशमय श्रीवराक श्रीकाक दोट्या अकवन कविया गवर्गत নিযুক্ত হুইলেন। জাপানী ব্যতীত অভ কাহাকেও শাসন-'বভাগের কোন শুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হইত না। স্থানীয় শাদ্দ-ব্যবস্থা দেশীয় লোক কর্তক পরিচালিত হইত ৷ স্থাপ শাসনের বুরে মালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থার খোরতর অবন্তি ৰা বা হল। বেকার-সমস্যা অভিশয় উৎকট হট্যা উঠে। ংখার কলে প্রবাসী ভারতীয় ও চীমারাই বিশেষ অলু-र्वाय পण्डिशिका।

১৯৪৫ সনে ইংবেজ পুনরায় মালয় অধিকার করে।
বিলাভের কর্তৃপক্ষ প্রভাব করিলেন যে, একমাত্র সিনাপুর
বাজীত সমগ্র মালয় একট যুক্তরাষ্ট্রে (Union of Malaya)
পারণত হুইবে। মালয়ের ভাবেদার স্মুলভানগণ যুদ্ভের পূর্বে

যে ক্ষভার অধিকারী ছিলেন, মৃতন সংশ্বার-প্রভাবে তাঁছাদিগকে প্রার সর্বতোভাবে সে ক্ষতা হইতে বঞ্চিত করিবার
ব্যবস্থা হয়। ক্ষনাবারণের হভে রাজনৈতিক ক্ষতা
প্রদানের কোন ব্যবস্থাই এই প্রভাবে ছিল না। প্রভাবিত
মুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ কর্মচারী হিসাবে এককন ইংরেক হাইক্ষিশনার নিয়োগের ব্যবস্থাও উদ্ধিতি প্রভাবে ছিল।

পার্লামেন্টে এই প্রভাবের বিপ্লছে প্রবল প্রতিবাদ জাপম করা হয়। মালয় হইতে অবসরপ্রাপ্ত ১৭ জন উচ্চপদত্ব রাজ-পুরুষ—ইহাদিপের মধ্যে একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং চারজন প্রাক্তন পর্যার—সংস্থার-প্রভাবের বিপ্লছে 'টাইমদ' পত্রিকায় এক খোলা চিটি লিখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, প্রভাবিত শাসন-ব্যবস্থায় মাল্যের স্থাত্ম্য বিলোপ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে বিটেশ সামাজ্যের স্থাত্ম্ করিবার ব্যবস্থা ইয়াছে।

মাদরের সর্বাত্র এই প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে। পূর্ব এক সপ্তাহকাল শোকস্থচক পরিচ্ছদ্ধরে করিয়া মালয়বাদী সংস্কার-প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ্ধানাইল। মালয় কাতীয়ভাবাদী দল এবং সজ্ববদ্ধ প্রথিকসপথ এই প্রভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোর আন্দোলন চালাইতে থাকে। খব-শেষে চাপে পভিয়া ইংরেছ সরকারকে এই প্রভাব পরিত্যাগ করিতে হইল।

ইহার পর ক্ষেক্তন খেতাল সরকারী কর্ম্বচারী এবং মালরদেশীয় প্রতিনিধি লইয়া মালয়ের ভবিষ্যং শাসন-বিধি প্রণয়নের জন্ত একটি তদত্ত কমিট নিযুক্ত করা হয়। ক্ষিট সিদাপুর ব্যতীত সমগ্র মালয়কে একট যুক্তরাঞ্জ পরিণত করিয়া ইহাকে 'ফেডারেশন অব মালয়' নামে অভিহিত করিবার স্থপারিশ করিলেন। 'কেডারেশন' একজন ইংরৈছ হাই ক্ষিশনার ক্ত্রক শাসিত হইবে। স্থাভানদের ক্ষভার হথকেপ করা হইবে ন। সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যের একট কার্যা-নিৰ্স্কাহত সভা হাই-কমিশনাৱের কাজে সহায়তা করিবে। ক্মিটর মালয়ী প্রতিনিবিগণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক রাজ্যেই একট কাৰ্যানিকাছক সভা গঠন করিবার সুপারিশ করি-লেম। পূর্বের সংস্থার-প্রভাবে বহিরাগভদিগকে যে যে সর্ভে নাগরিকের অধিকার দেওয়ার প্রভাব করা হইয়াছিল ক্ষিট ভাষা বহাল থাৰিতে সুপাথিশ ক্ষিলেন। বিলাভের কর্ড পদ সামান্য রদবদলের পর কমিটির সমস্ত সুপারিশই গ্রহণ করিয়া-(更可 )

১৯৪৮ সনে মালয়ে শৃতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইরাছে।
নৃতন আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি ব্যবস্থা-পরি<sup>র্ক</sup>
এবং একটি মৃক্তরাহ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হইরাছে। মাগরিক ব্যতীত আর কাহারও ভোট দিবার এবং পরিষদ অবর্ণ কার্যনির্বাহক সভার সদস্য হইবার অবিকার নাই। যে সমত বহিরাপত মালয় মুক্তরাট্রে ক্যঞ্জহণ করিরাছে অধবা ক্র্যন্ত বংসরকাল মুক্তরাট্রে বাস করিয়াছে ক্রেলালয় তাহাদিগকে নাগরিকের অবিকার প্রদান করা হইবে। শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহারা মালয় মুক্তরাষ্ট্রকেই নিজ নিজ দেশ বলিয়া মনে করে।

এদিকে ১৯৪৮ সম হইতেই মালরে বিজ্ঞান্তর আগুন ঘলিরা উঠিরাছে। কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত একট বিবরণে দেশা যার যে, এই বিজ্ঞান্ত দমন করিবার জন্ম ইংরেজ কর্ত্তু-গন্ধকে স্থানাধিক ১০০,০০০ সমস্ত্র যোদা (গৈনিক ও পুলিস) নিয়োগ করিতে হইরাছে এবং দৈনিক ৪৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। সরকার এবং বিজোহী এই উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যাও নগণ্য নহে। ইহা সত্ত্বেও শান্তি কিরিয়া আসিতেছে না। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ায় মুড়োতর মূপেযে অশান্তির হাওয়া বহিতেছে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করিকেও দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ার সমস্যা মূলতঃ অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটাইয়া জনসাধারণের জীবন্ধান্তার মানের উন্নয়ন না করিতে পারিকে শান্তি-প্রতিষ্ঠার আশা স্বন্ধবাহত।

#### জাতি বিভাগ

#### শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৩৫৫ সালের ভাঞ মাপের প্রবাদীতে ভাতিভেদ নামক প্রবঙ্কে এমীলিমা সরদার লিখিয়াছিলেন-প্রাচীন কালে কর অনুসারে ৰাতি নিৰ্দেশ হইত না, প্ৰত্যেক ব্যক্তির গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিয়া ভাষার জাতি নির্দেশ করা হইত। হিন্দুর ধর্মশান্ত হটতে তিনি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও একট বিষয়ে সিধান্ত করিতে হইলে তাহার সপক্ষের ষ্ভিতল উল্লেখ করা যেরপ প্রয়োজন ভাহার বিপক্ষের যুক্তিশুলি উল্লেখ করিয়া ভাষা খণ্ডন করাও সেইরূপ আব্রহ্ম । কিছ লেখিকা তাহা করেন নাই। শাল্লের ষে বাক্যগুলি আপাভচুষ্টতে তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করে. ভিনি কেবল সেই বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া ভাঁহার মনোমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শাল্লের যে বাক্যঞলি ভাঁহার অভীষ্ট মতের বিরোধী তিনি সেঞ্জর উল্লেখ করেন নাই। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সেই সকল বাজেরে উল্লেখ পরিব এবং দেখাইব লেখিকা যে বাকাঞ্চল উদ্ধত করিয়া-ছেন ভাহার ঠিক্ষভ অর্থ গ্রহণ করিভে পারেন নাই। শাল্লের কোনও বাক্যের অর্থ করিবার সময় দেখিতে হইবে যে. তাহা বেন শাল্পের অপর বাক্যের বিরোধী না হয়। অভ শাল্প-বাক্যের সহিত সামঞ্জ রক্ষা করিয়া যে ব্যাখ্যা করা যায় তাহাই গ্রহণযোগ্য। লেখিকার নিছাছের বিরুদ্ধে কৃতক্তলি সাৰারণ বৃদ্ধি আছে-আমরা প্রসদক্তমে সেওলিরও উল্লেখ कविव ।

বীভার ঐভগবান বলিয়াছেন, "চাতুর্বগৃং নয়া স্টাং গুণকর্ম্মনিলাল" (৪।১৩)। লেখিকা ইহার অর্থ করিয়াছেন, "খণ ও কর্ম অস্থলাহে আমি চারিট বর্ণ স্টাই করিয়াছি।"

কিন্ত নিয়লিখিত কারণে এই বাক্যের এরপ অর্থ কর। যায় না।

- (১) কোমও ব্যক্তির গুণ রোগ্ধণের ভার, কিছু কর্ম ক্ষিয় বা বৈভের ভার হইতে পারে; যদি গুণকর্ম অহুসারে জাতি নিশিয় করিতে হয় তাহা হইলে তাহার কি জাতি হটবে গ
- (২) একজনের গুণের ও কর্ম্বের পরিবর্তন হটতে পারে। আৰু যে ব্যক্তি ভাল পরে সে মন্দ হটতে পারে; আৰু বে মন্দ পরে সে ভাল হটতে পারে। কর্ম্বেরও পরিবর্তন হটতে পারে। আৰু যে ব্যক্তি মুদ্ধ করিতেছে, পরে সে ব্যবসাকরিতে পারে। এই ভাবে একজন লোকের গুণ ও কর্ম্ব অনুসারে বার বার জাতি পরিবর্তন করা সম্ভব ময় এবং ইহাতে সমাজে বিশুঝ্লার স্ট্র হয়।
- .(৩) কোনও ব্যক্তির প্রকৃত ৩৩ণ কিরণে ভাছা নির্ণয় করা ছরছ। যে ব্যক্তিকে বঙ্গুগণ ভাল বলেন, শত্রুরা ভাছাকে মন্দ্রলোঃ
- (৪) ফোণ, ফুপ, পরশুরাম ইংহারা যুদ্ধ করিতেন। কিছ তাঁহাদিগকে ক্ষমির বলা হয় নাই, ত্রাহ্মণ বলা হইয়াছিল। কারণ তাঁহারা ত্রাহ্মণ বংশে জন্মহণ করিয়াছিলেন।
- (৫) অখখানার ওণ বা কর্ম্ম কিছুই আম্প্রের কর্ম্ম হিল না। তাঁহার কর্ম্ম হিল মুদ্ধ, অবাং ক্ষম্মেরর কর্ম্ম। ওণ হিসাবে তিনি এত নিঠুর হিলেন যে, রামিকালে পাওব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া পাওবদের নিম্নিত পঞ্চপুত্রকে বধ করিমাহিলেন, উভরার গর্ভস্থ ত্রণ হত্যা করিবার মন্ত প্রস্কার নিক্ষেপ করিমাহিলেন। স্থতরাং ওণ ও কর্ম্ম অভ্যারে

বিচার করিলে ভাঁছাকে কিছুতেই রাহ্মণ বলা যায় না।
তথাপি বৰন ভাঁছাকে বছন করিয়া আনা হইল এবং কি
দও দেওয়া হইবে ভাঁছার বিচার হইল তথন ছির হইল,
অথবামা রাহ্মণ, ভাঁছার প্রাণদও হইতে পারে না, মাধার
মণি কাছিয়া লইয়া অপমান করিয়া রাজ্য হইতে বহিছত
করিয়া দেওয়া হউক।

জিত্বা মৃক্তো ক্লোপপুৰো ক্লান্ধন্যাদেগীরবেণ চ মহাভারত—সৌপ্তিক পর্কা, ১৬।৩২

সুতরাং গুণ ও কর্দ্ম বিচার করিবার নিয়ম তবন ছিল না।

(৬) কুরুক্তের মুর্বের পূর্বাক্ষণে অর্জুন বলিয়াছিলেন,
"আমি মুক্ত করিব না, ভিক্ষা করিয়া খাইব।" গুণ ও কর্দ্ম
অস্ত্রারে কাতি নির্দ্দেশ করা যদি প্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় হইত
তাহা হইলে প্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেন, "ভাল কথা। তুমি
এবন রাহ্মণ হইবে। কারণ রাহ্মণের গুণ (শম, দম,
তপস্যা (শৌচ প্রভৃতি—গীতা ১৮।৪২) ভোমার আছে। ভিক্ষা
রাহ্মণের একটি কীবিকা। স্তরাং ভোমার গুণ ও কর্দ্ম
উভয়ই রাহ্মণোচিত হইবে। কিন্তু প্রীকৃষ্ণ ভাহা বলিলেন
না। তিনি বলিলেন, "ভূমি মুদ্ধ না করিলে ভোমার পাপ
হইবে।" অর্থাং, ভূমি ক্রিয় বংশে ক্রিয়াছ, অতএব ক্রিয় ;
বর্দ্মন্থ পরিভ্যাগ করা ক্রিমের পাপ।

(৭) গীতায় শীঞ্ফ বলিয়াছেন যে, কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে শাক্ষই প্রমাণ।

ভন্মাৎ শাস্ত্ৰং প্ৰহাণং তে কাৰ্য্যাকাৰ্য্যাব্যবস্থিতে :

ক্সতা ১৬।২৪

মন্ত্ৰংহিতা একট প্ৰসিদ্ধ শান্তপ্ৰস্থা। বেদ বলেন, মন্থ্ যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষবের ভায়—"যদ্ বৈ কিঞ্ মন্থ্যবদং তং ভেষকন্" (তৈভিত্ৰীয় সংহিতা ২।২।১০।২)। মন্ত্ৰসংহিতা মহাভারতের বহু পূৰ্ব্বে রচিত হইয়াছিল। মহাভারত মন্ত্ৰংহিতাকে প্ৰামাণিক বলিয়াছেন,—

> পুৱাণং মানবোৰৰ্দ্ম: সালো বেদন্দিকিংসিভম্। আঞাসিভানি চড়ারি ন হস্তব্যাণি হেছুভি:।

কুপ্লুক্তট মন্থ্যংছিতার টাকার উপক্রমণিকার এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। মন্থ বলিয়াছেন, ক্ষমের ক্ষেক দিন পরেই নামকরণ হইবে, ত্রাহ্মণ হইলে নামের শেষে শর্মা থাকিবে, ক্সমের হইলে বর্মাঃ। বলা বাহুল্য, ক্ষমের ক্ষেক্ দিন পরেই ৩৭ ও কর্মা বিচার করিয়া কাতি নির্ণর করা সন্তব নর। অভএব ব্রিভে হইবে ক্ষম অন্থ্যারেই কাতি থির হইবে। পুনরার মন্থ্ বলিয়াছেন, ত্রাহ্মণের আঠম বর্ষ বয়সে উপনয়ন হইবে, ক্ষমিয়ের একাদশ বর্ষ, বৈক্ষের ছাদশবর্ষ বয়সে।২ এত অল্পরমেস ক্ষমিচার ক্ষমিয়া ভাতি নির্ণয় করা অসম্ভব। অধিকন্ত ষম্থ ১০।৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, গিতাও মাতার সমান বর্ণ হইলে সন্থানেরও সেই বর্ণ হইবে। মৃতরাং ক্ষম অন্থলারে কাতি নির্ণর না করিয়া ৩৭ ও কর্ম অনুসারে কাতি নির্ণর করিলে মন্থলংছিতাকে অঞাহ্য করা হইবে। প্রীকৃষ্ণ গীতার ১৬।২৪ শ্লোকে শাস্ত্রপ্রহৃতে প্রামাণিক বলিয়াছেন। মন্থলংছিতা শাস্ত্রপ্রহৃত্ত আবার যদি গীতার ৪।১৩ শ্লোকে মন্থলংছিতার বিপরীত ব্যবস্থা দেন তাহা হইলে তাহার উঞ্জিতে পরন্ধরবিরোধিতা দোষ হয়।

৮। পীতা ১৮।৪৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজবর্ণ বিহিত কর্ম উভযক্তপে সম্পাদম করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে।

বে বে কর্মণ্য চিরভ: সংসিদ্ধিং লভতে নর:।

যদি কৰা অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ হয় তাহা হইলে সংসারে এমন কেইই থাকিবে না যে, নিজবর্ণবিহিত কর্ম না করে। যদি জন্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করা যায় তাহা হইলে ইহাবলা যায় যে, যে ব্যক্তি তাহার বর্ণ বিহিত কর্ম করে তাহার মোক হয় না।

প্রশ্ন ছইতে পারে গীতার পুর্বোদ্ধত ৪।১০ শ্লোকে "চাতুর্বণ্যং মহা হাইং গুণকর্ম বিভাগশং" এই বাক্যের যদি এরপ অর্থ সদত না হয় যে, গুণ ও কর্ম অসুসারে জাতি বিভাগ ছইবে তাহা হইলে এই বাক্যের অর্থ কি ? এখানে কর্ম শব্দের অর্থ কর্ম্বন্য কর্ম কর্ম-বিভাগ অর্থাং কর্মবাক্তর্মের বিভাগ—রাক্ষণের কর্মবাক্স কি, ক্মিয়ের কর্মবাক্তর্মের বিভাগ (গীতার ১৮।৪২-৪৪ শ্লোকে এই কর্ম-বিভাগের বর্ণনা আছে)। এবং এখানে যে 'গুণ' শব্দের উল্লেখ আছে তাহা আমাদের ক্ষের সময় যাহার যেরপে সন্থ, রন্ধ বা তম গুণ থাকে তাহাকে লক্ষ্য করা হইরাছে। গীতা ১৮।৪১ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন.—

ব্ৰাহ্মণ ক্ষরির বিশাৎ শূত্রাণাৎ চ পরস্থপ। কর্মানি প্রবিচ্ঞানি স্বভাবপ্রভবৈ স্থগৈঃ॥

এবানে বভাব শব্দের অর্থ রামাত্মক বলিরাকেন "রাজ্ঞণাদি কর্মেত্ত্ত্তং প্রাচীনকর্ম্ম ইত্যর্থঃ" অর্থাং রাজ্ঞ্ঞণাদি ক্ষেত্রের ক্ষেন্দ্র । অভ আচার্য্যরাও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিবাকেন। সমগ্র স্লোক্ষ্টর অর্থ এইরুপ—পূর্বেক্ষেরে কর্মের কলে আমাদের বর্ত্তমান ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কাহারও রক্ষ বা তমোগুল বেনী বাকে, তদক্ষসারে রাজ্ঞ্ঞাদি বিভিন্ন কাতিতে কর্ম হর, এবং ক্ষম্প্রকালীন এই সকল গুল অভ্যারে রাজ্ঞ্ঞাদি কাভির কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল বিভাগ কর্মা ইইরাকে। এই ভাবে ১৮/৪১ স্লোক্রের সহিত্ত এবং অভাভ শার্মবাক্য ও শার্মোন্ধিভ ঘটনার সহিত্ত এবং অভাভ শার্মবাক্য ও শার্মোন্ধিভ ঘটনার সহিত্ত সামঞ্জ রাধিরা ৪/১০ স্লোকের ব্যাখ্যা করিত্তে হুইবে। পূর্ক্রেলের কর্ম্ম অভ্যারে বে রাজ্গাদি ভাতিতে কর্ম হয় ইহা

১। সমুসংহিতা ২।৩ ।৩ ১।৩২

২। মনুসংহিতা ২া০৬

নত্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

# लाख छारानारी द्यार

ইউরোপীয় সাহিত্যজগতে 'লেডি চাাটার্লির লাভার'এর মতো আর কোনো উপস্থাস এতথানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি বোধ হয় করেনি। ডি এইচ লরেন্সের এই উপস্থাসথানি নীডি গাণীদের কড়া শাসন সন্থেও, আজো জীবস্ত হয়ে আছে, তার কারণ, বজবা সহক্ষে যত মতভেদই থাক, লরেন্সের অসামাস্থ্য প্রতিভার বহিনীপ্ত প্রকাশ এই বইএকোনো মতেই অধীকার করবার নয়। লরেন্সের জীবনবেদ ইউরোপের কাছে হতটা ছুর্বোধ আমাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে, এই জন্মে যে আমাদের তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সংগে তার মিল বড় কম নয়। তার নিজম্ব জীবনদর্শনে তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব স্থাবি স্থাবন সাধনার গভীরতম উপলব্ধিকেই 'লেডি চ্যাটার্লির প্রমাণ্ড লরেন্সের রক্ত মানের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত সন্থাবি সংজা ছাড়িয়ে কাম ও কামনা এখানে অপরূপ এক রহস্তগভীর পূঞ্জানুষ্ঠানের উপকরণ হবে উঠেছে। দাম ৩।

অচিন্ত্যকুমারের

रक्तिर

সহলের জনতার কোখার কে একজন সামান্ত ব্বক, আর কোখার কে একটি সাধারণ মেরে।
কী এক আশ্চর্য মূহুর্তে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে আর চকিতে হাজার বছরের অঞ্চলার ঘর আলো হরে যার।
সেই সামান্ত যুবক সম্রাট হরে ওঠে আর সেই সাধারণ মেরে হরে ওঠে রাজেবরী। কিন্তু কতদিনের সেই বার রচনা, সেই আকাশচারণ ? আছে সংবর্ধসঙ্কুল পৃথিবী, দৈনন্দিন প্রাণ ধারণের তিন্ততা। সেই সম্রাট যুবক তথন এক ভববুরে বেকার আর সেই রাজেবরী মেরে এক শিক্ষরিত্রী। আবার তারা বিছিল্ল, অপরিচিত। কিন্তু যে প্রদীপে একদিন হাজার বছরের অঞ্চলার ঘর আলো হরেছিল, সে কি নেববার ? জীবিকার চেরে জীবন কি বড় নর ? প্রয়োজনের চেরে রড় কি বল প্রেম ? সেই অপরাস্ত্ত প্রেমের পরিমান্তর কাহিনীই এই উপস্থান। শাম ২৪০

অমুবাদ করেছেন হীরেশ্রনাথ দত্ত

**অচিন্ত্যকুমারের** 

CA 611

সাধারণ পরিভ্রমণ দেশ থেকে দেশে, আর এই
পরিব্রজ্যা হৃদর থেকে হৃদরে। মাহুষের অস্তরে বে
একজন গৃহহীন বৈরাগী বাস করছে এ তারই
ঘর থোজার কাহিনী। কাছের মাহুষ হয়েও
কোথার সে দ্রে বসে আছে — রূপে-রূপে
সেই অপরূপার অহুসন্ধান। সংস্কারমূক্ত জীবনের
অভিনব সংসার কামনা। মুরোপের সাহিত্যে যেমন
হুট হামস্থনের 'ওয়াগুারার্স' বাংলা সাহিত্যে তেমনি
এই 'বেদে'। বহু পৃথিবী পেরিয়েও যেমন
আকাশ, তেমনি বহু প্রেম ও বহু প্রাপ্তি পেরিয়েও
সেই অনির্বের আকাক্রম। বহু বাসনার
বিশ্বরমার উপাসনা। দাম এ০

শচীন্দ্র মজুমদারের

**ोली को** 

স্থান : এলাহাবাদ। কাল : ১৯৪২। পাত্রী : বহ্নিশিধার মতো এক বাঙালী মেরে। এ-মেরে বিজ্ঞানের ছাত্রী। দেশই ভার দরিত, দেশজোড়া আপ্তনের

মধ্যে নিজের শিথাটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকতা। প্রয়োজনে কালভার্টের নিচে রাত কাটার, পুরুষের ছদ্মবেশে ছাত্রাবাসে ল্কিরে থাকে। কিন্তু ছারার মতো অবিরাম তাকে অমুসরণ করে একদিকে গোরেন্দা বাহিনীর পুলিন, অপরদিকে লালসামত্ত এক পুরুষ। সেই তৃষ্ণার্ভ আলিক্ষন থেকে তার ঊর্ধবাস পলায়ন। শচীন্দ্র মন্ত্র্মদারের রোমাঞ্চকর রস্থন রচনা। দাম এ

िछिंगलंह द्वड

১০া২ এলগিন রোড, **কলিকাভা ২**০

উপনিষদেও উক্ত ছইয়াছে। "রমণীয়চরণা: রমণীয়াং যোনিযা-পছতে রাহ্মণযোনিং বা ক্ষমিরযোনিং বা বৈশ্বযোনিং বা" ইত্যাদি (ছাক্ষোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৭)—অর্থাং যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহারা রাহ্মণ বা ক্ষমির বা বৈশ্ব কোনও উত্তম-যোনিতে ক্ষপ্রহণ করে। এই বাক্য হইতেও বুঝা যার বে, ক্ষম অমুগারে কাতি নির্দেশ করাই বেদের অভিপ্রায়। গীতার ৪।১৩ প্লোক বেদবিরোধী ভাবে ব্যাখ্যা করা সদত হয় না।

লেখিকা মহাভারত এবং উপনিষদ হইতে আরও করেকট বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁছার এই মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেঙা করিয়াছেম যে, ছাতি জনোর হারা নির্দেশ না করিয়া খণ ও কর্ম্মের হারা নির্দেশ করা উচিত। কিছু তাঁছার উদিই ব্যাখ্যা এহণ করিলে প্র্নোলিখিত অনেকগুলি আগতি উবিত হইবে। একণে দেখা যাক, লেখিকা অন্ত যে বাক্য-খলি উদ্ধৃত করিয়াছেন সকল শাপ্রবাক্যের সহিত সামঞ্জ্য রক্ষা করিয়া ভাহাদের কি ভাবে অর্থ করা যায়।

लिबका हात्माता উপনিষদ হইতে সভ্যকাম-कारात्मत कारियो छेक्कछ कविशार्षय अवर উপनियम वारकात अवेष्ठारव ব্যাৰ্যা ক্রিয়াছেন যে, জ্বালা ঘৌবনে বছ পুরুষের সহিত যৌনব্যভিচার ক্রিয়াছিলেন, এক্স সভ্যকামের পিভা কে ছিলেন তাহা কৰালা কানিতেন না। ববীজনাথও উপনিয়দ-বাকোর কতকটা এই অর্থ করিয়াছেন। কিছু জাচার্যা লগ্ধর क्वालाटक वाष्ठिमंत्रिये वटलम माहे। "वह चहर श्रीत्रम्बन्धी" ক্ষণার অর্থ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন "বহু পুরুষের সহিত মিলিত ছইয়া।" শহর "বহু" শক্টি ক্রিয়ার বিশেষণ করিয়াছেন এবং পরিচারিশী শব্দের অর্থ করিয়াছেন পরিচর্য্যাকারিণী--গ্রহ-কর্মে অত্যন্ত ব্যক্ত ছিলাম বলিয়া গোত্তের বিষয় কানিতে পারি নাই। আৰিও অনেক "বিকিত" ব্যক্তিকে গোত্ৰের কথা ভিজাসা করিলে বলিতে পারেন না। অশিক্ষিতা রমণী करामा रहे अन्नवहरम विश्वा--(शास्त्र करा कानिएन ना. ইহা বিচিত্র নহে। জবালা যদি বলিতেন "ভোমার পিতা क जाका चामि कानि ना" जाका कहेटल इबीखनाएयद बााबाकि সমীচীন ছইবে। যেখানে কোনও আচার্ব্য-জননীর ভ্রন্ডরিমতার নি:সম্ভেছ প্রমাণ পাওয়া যায় সেবানে ছ:বের সহিত তাহা খীকার করিতে হয়। যেবানে ঐ মহিলার ছক্ষরিত্রতা ব্যাপন না করিয়া অভভাবে শাল্লবাক্যের ব্যাখ্যা করা যায় পেখানে অভভাবের ব্যাখ্যাই সমীচীন। ব্যতিচার করিতে কবালার विटवक यनि वांवा (मञ्ज नारे, जांका इटेटन विष्णा कथा ৰলিতে কি বাৰা ছিল-তিনি একট মিণ্যা গোতের উল্লেখ করিতে পারিতেন। ব্যাকরণও শহরের ব্যাখ্যা সমর্থন করে, 'वह' क्रीविम विजीवात अक्वरुम। त्रवीक्षमात्वत वार्षा यवार्थ रहेटल श्रुश्लिक ७ विजीयांत वृक्ष्यक्रम रहेज, "वङ्गम सहर পরিচরতী" হইত। পরিচর্ব্যা করার অর্থ সেবা করা, গুরুকর্ম করা। পরিচর্যার অর্থ ব্যক্তিচার এরপ দেখা যার্না। রবীজনাথের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেও ইহা বীকার করিতে হইবে থে, কর অনুসারে কাতি নির্দেশ করাই সাবারণ নিরম এবং একট গুরু পোত্র কানিতে চাহিয়াছিলেন। সভ্যকাম যদি গোত্র বিগতে পারিভেন ভাহা হইলে গুণের বিচার করা প্রয়েক্ত্রন হইভে এরপ সিদ্ধান্ত করা বার না যে, কম অনুসারে কাতি নির্দেশ হইবে না। অভ অনেক কারণেও যে এইরপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যার না ভাহা পর্কেই বলা হইরাছে।

অতঃপর লেবিকার উলিবিত মহাভারতের সর্প-মুবিটির-मरवांक मञ्चटक चाटलांहना कता याक्। मर्ग किकामा कति-লেন "ব্ৰাহ্মৰ কে ?" মুৰিষ্ঠির বলিলেন, "বাঁহাতে সভ্য, দান, ক্ষমা, শীল প্রভৃতি গুণ আছে তিনি রাশ্বণ।" পরে विमानन, "यपि मृद्ध करे त्रकल ७१ पाटक, बाकार मा पाटक, তাহা হইলে শুলু শুল নহে, ৱান্ধণ ৱান্ধণ নহে।"৩ বান্ধণ ৰাক্ষণ নছে -এই বাক্যে যে ছইট ৰাক্ষণ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে সেই ছুইটি শব্দের অবশ্ব ছুইটি ভিন্ন অর্থ लहेट इंटर्ड नटिंश बोका विवासी इरेसा यहिता। প্রথম ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, যাহার জাতি ব্রাহ্মণ, বিতীয় ব্ৰাহ্মণ শব্দের অৰ্থ যাহার ব্ৰাহ্মণোচিত গুণ খাছে। যে ব্ৰাহ্মণের এই সকল খণ নাই সে জাভিতে ব্ৰাহ্মণ হইলেও ত্রাহ্মণোচিত গুণ তাহার নাই: যে শৃষ্টে এই সকল গুণ আছে সে স্বাতিতে শুদ্র হইলেও ভাহাকে ত্রাহ্মণের স্বায় সম্মান করা উচিত। বস্তুত: এই বাক্যের তাৎপর্ব্য সভা দান প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করা, কাতি নির্ণয় করার উপায় নির্কেশ করা এই বাক্যের ভাংপর্য্য নছে। ভাছা যদি हरे**छ छाहा हरेल बाधन, क्याब**, देवच, नुस गांबि वर्णन লক্ষণ উল্লেখ করা হইত; কেবল ত্রাক্ষণ ও শুলের নছে। लिबिका विनिश्चार्यन, विश्वामिक क्षाबिश्च वरान क्याबर्ग করিয়াও ভপস্থার ধারা ত্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে মহাভারত অহুশাসনপর্ম চতুর অব্যায়ে উদ্লিবিত আছে যে, সভাবতী এবং সভাৰতীর মাভা উভয়ে সভাবতীর স্বামী बहाँद बही दक्त निकहे इहे है शूबना छार्च बार्चना कतितन बहीक ছুইট চকু প্রদান করেন। তাহার ইচ্ছা ছিল সভাবতী একট চকু ভক্ষণ করিয়া ত্রাহ্মণ-গুণযুক্ত পুত্রলাভ করিবেন এবং সভ্যবভীর মাতা অপর চরু ভক্ষণ করিয়া ক্ষমির-গুণযুক্ত পুত্র लाफ कदिर्वन, किन्न छाहादा हरू शविवर्खन कदिया निरमन । ইছাতে সভাৰতীর পর্তে পরশুরামের **জন্ম হইল এবং স**ভাৰতীর ষাতার গর্ভে বিশ্বামিত্রের কর হইল। তপভার শক্তি

শ্কেতৃ যদ্ ভবেং লক্ষ্যং বিকেতৃ ভয়বিভতে।
 ন বৈ শ্কো ভবেকুলো রাজণো ব চ রাজণঃ।



আলৌকিক। তপঃশক্তিতে দেহের উপাদান পরিবর্ত্তন করা বার। স্তরাং জাতির পরিবর্ত্তন করা সভব। এইরপ তপঃশক্তির প্রভাবে কর অভ্যারে জাতিনির্দেশ রূপ সাবারণ নিরমের পরিবর্ত্তন শান্তে কোনও কোনও হলে লিপিবছ আছে, লেবিকা তাহা উরেব করিরাহেন। তপভার হারা জাতি পরিবর্ত্তন এবং গুণ ও কর্ম বিচার করিরা জাতি নির্দেশ এই ছুইটি তির করা। তপঃশক্তির হারা জাতি পরিবর্ত্তনের উরেব শান্তে কোনও হলে আছে। কিছ খণ ও কর্ম বিচার করিরা জাতি ছির করিতে ছুইবে, একথা শান্তে কোথাও নাই, এবং ইহা সভব নর। জন্ম অভ্যাবে জাতি নির্দেশ করিবে—শান্তে এই লাই নিয়ম নানাহনে আছে।

বেদব্যাদের মাতা সভ্যবতী বীৰরের পালিতা কছা, বীৰরের ঔরস্কাত নহে। সভ্যবতী রাজা বস্থু উপরিচরের ঔরস্কাত ক্ষা।

লেখিকা লিখিয়াছেন, "উপনিষদে দেখা বার বছ রাজা আজ্পপণকে এজোপদেশ দিয়াছেন।" ইলা হুইতে লেখিকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা আজ্ঞা হুইয়া সিয়াছেন। এ সিদ্ধান্ত যথাৰ্থ নহে। অজ্ঞ বিষয়ে উপদেশ দিলেও রাজা ক্ষুত্রিই ছিলেন, আজ্ঞা হুইলেন বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। তিনি ক্ষুক্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারাও ক্ষুত্রির ছিলেন, আজ্ঞাহন নাই। লেখিক। একট বছ বছৰ ভূল করিবাছেন। তিনি
লিখিবাছেন যাজবন্ধ্যের ছুই স্ত্রীছিল, বৈজেরীও গার্গী।
কিছ যাজবন্ধ্যের স্ত্রীদের নাম মৈজেরীও কাভ্যারনী। গার্গীর
সহিত যাজবন্ধ্যের বিচার হইরাছিল। কিছ গার্গী তাঁহার
স্ত্রীছিলেন না।

বাঁহার। লেখিকার মত এহণ করেন না তাঁহাদিগকে তিনি "কদর্থকারী" "সঙ্গীর্ণতা ও ঈর্ব্যা"র আধার বলিয়াছেন। শাল্প সহতে আলোচনাতে সংঘত তাবা প্ররোগ করা উচিত। সম্প্রতি বর্ণাপ্রন্থ সরাক্ষা সংঘকর্ত্তক "হিন্দুর নিকট নিবেদন" নামে একট হাপা কাগক বিতরণ করা হইরাছে।৪ তাহাতে এই মত প্রচার করা হইরাছে বে, জাতি জন্মের হারা নির্দিষ্ট হইবে ইহাই শাল্পের অভিপ্রায়। এই কাগকট নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ বাক্ষর করিয়াছেন:—

মহামহোপাধার ঐচতীদাস ভারতর্বতীর্ব, মহামহোপাব্যার হুর্গাচরণ সাংব্যবেদান্ততীর্ব, মহামহোপাব্যার ঐযোগেন্দ্রমাণ তর্কবেদান্ততীর্ব, মহামহোপাব্যার ঐকালীপদ তর্কচার্ব্য, তর্কবেদাক্রনাথ শাগ্রী, পণ্ডিত ঐগ্রীন্ত্রীব ভারতীর্ব, ভক্তর ঐসাতক্তি মুখোপাব্যার ও ডক্টর ঐনলিনীকান্ত ব্রহ্ম।

৪ কেছ যদি এই ছাপা কাগৰ দেবিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রবদ-লেবকের নিকট ৩, শতুমাধ পণ্ডিত ট্রাট, কলিকাতা ২০, এই টিকানার পত্র লিবিলে কাগৰটী ভাহার নিকট পাঠানো হইবে।





বিদ্রোহ ও বৈরিতা— শিষাগেশচক্র বাগল। বেঙ্গল পাব-লিশাস, ১৪, বন্ধিন চাট্জ্লে ষ্ঠাট, কলিকাতা। মূল্য ছুই টকো। ১৩৫৬।

প্যাক্স্-ব্রিটানিকা অর্থাং শান্তির যুগ আনর্নই ইংরেজ রাজত্বের বিশেষক —কেবলমাত্র সিপাহী বিজ্ঞাহই ইহার বাতিক্রম —সাধারণের মধ্যে এই ধারণাই প্রচলিত । কিন্তু ইহা যে প্রাপুরি সভা নহে প্রছকার তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিরাছেন। তিনি দেখাইরাছেন যে ভারতবাসীরা "যুগে যুগে শাসক ও শোষক ইংরেজের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব প্রত্যাক্ত করিবার চেষ্টা করিরাছে।" তাহারা "কোন কোন অঞ্চল সামাস্ততঃ বা বাপক ভাবে কখনও বিদেশীর কর্তৃক অর্থাইকার করিরাছ তাহার বিরুদ্ধে অন্ত ধাবণ করিরাছে।" সশপ্র সংগ্রামের দৃষ্টাপ্তশার করিরাছ নাইনৈতিক আন্দোলন চালাইরাছে।" সশপ্র সংগ্রামের দৃষ্টাপ্তশার বাইনেতিক আন্দোলন চালাইরাছে।" সশপ্র সংগ্রামের দৃষ্টাপ্তশার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ বিবরণ দিরাছেন। তারপর অহিংদ অসহযোগ অথবা রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাকুলের নিরুপত্র প্রভাবির করেন বলিরা সকলের ধারণা —তাহাও যে পুর্কে অনুপ্তি হ ইয়াছে তাহার প্রমাণস্কলে নীলচাবীদের বিদ্যোহের বর্ণনা করিরাছেন।

বিমোহ ব্যতীত ইংরেজের সহিত ভারতবাদীর বৈরিতার দৃষ্টান্তবরূপ বেদরকারী, সাধারণ ইংরেজের অত্যাচার, খ্রীষ্টান পান্সীদের হিন্দুধর্মনাশ-মূন ৫ চেষ্টা ও দিবিল দার্বিদ হইতে ভারতবাদীকে অবৈধ উপায়ে বঞ্চিত করা এবং এই সকলের বিক্রছে যে স্থাণিত ও ব্যাপক আন্দোলন হর ভাহার উল্লেখ করিরাছেন। সর্বশেষে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে.ইংরেজ ভারতবর্ধকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া বেচ্ছার এ দেশ ছাড়িরা চলিরা গিরাছে ভাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

বিষ্ক্ষানক্ষের আনক্ষ্মঠ সরাদী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইরাছে। ১তরাং শিক্ষিত বা'ালী মাত্রেই এই ঘটনার সহিত পরিচিত। কিন্তু এ বিষয়ে বর্ত্ত্বিকল বহল পরিমাণে করনার আগ্রর গ্রহণ করিরাছেল এবং ইন্টাহার বর্ণিত বিজ্ঞান্ত প্রকৃত বিদ্রোহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইজ্লম্প বিষ্কিন আনক্ষ্মঠকে ঐতিহাসিক উপজান বলেন নাই। বস্তুত এই সর্ন্নাদীগণ বাহালীও ছিল না এবং ফুজনা ফুফলা শুস্থগামলা বঙ্গভূমির প্রতি ঐকান্তিক ভন্তিও তাহাদিগকে বিজ্ঞোহে প্রণোদিত করে নাই। ইহাদের অবিকাশেই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অবিবাসী। ইহারা প্রামাঞ্চল হইতে সকল ফুস্থ ছেলেদের চুনি করিয়া আনিয়া নিজেদের দলস্ক্তি করিত এবং ধনা বান্তির বাড়ী ডাকাতি করিয়া লুঠতরাক্ত করিত। ইহাদের মূল অভিগ্রায় কিছিল তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই—কারণ ইংরেজী সরকারী বিবরণ বাতীত ইহাদিগের তরফ হইতে কোন বিজ্ঞান্তি বা বিবরণ এ পর্যান্ত পাওয়া বায় নাই। গ্রন্থকারের মতে বিটিশ কর্ম্মচারী ছারা উৎপীড়িত হইবার ফলেই সাধারণ লোকেরা সন্নাসীদলের কার্যাকলাপের মধ্যে মুক্তির আশা পোষণ করিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন



মিশিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওরা সম্ভব নহে। তবে সন্ন্যাসীরা সে অল্রেশত্রে স্মজ্জিত এবং সংখ্যার জ্ঞানেক ছিল এবং তাহাদিগকে দমন করিতে যে ইংরেজ সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইরাছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স'ভেতাল বিজোহ সম্বন্ধে এদেশীর সাধারণ শিক্ষিত লোকও বিশেষ কিছুই জানেন না। কিছু এটি একটি শ্রহণীর ঘটনা। নর বংসর পূর্বে ডাঙার কালীকিছর দন্ত সরকারী নথিপজের সাহায়ে এ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লেখেন ভাহাই এ বিষরে প্রামাণিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার ইহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে স'ভিতাল বিজ্ঞাহ বিটিশ শাসনেরই বিরুদ্ধে ছিল। কিছু ইহা আংশিক ভাবে সত্য। স্থানীর জ্ঞমিদার ও মহান্থনের অত্যাচারই সাভিতাল বিজ্ঞাহের মুখ্য কারণ, কিন্তু পূলিস অত্যাচারের প্রতিরোধ না করার পরে গৌণত সরকারের বিরুদ্ধে তাহারা যুক্ধ থোষণা করিয়াছিল—ডাঙার দত্তের এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

সঞ্চাপী বা স'বিতালনের বিজোহ প্রধানত ইংরেজ শাসন হইতে মৃক্তি লাভের জহ্ম অসুষ্ঠিত হইরাছিল এরূপ প্রমাণ নাই। কিন্তু তথাক্ষিত ওহাবী আন্দোলন প্রথমে মুসলমান ধর্ম সংখারের উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইলেও পরে ইংরেজ সরকারের বিঞ্জে প্রকাশ্য বিস্নোহের আকার ধারণ করিয়াছিল। তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় আন্দোলন বিলিয়া প্রহণ করা বায় না। মুসলমান ধর্মের নীতি অনুসারে অমুসলমান জাতির অধীনে বাস করা অধর্ম জ্ঞান করিয়াই মুসলমানেরা এই বিজোহের স্প্রনা করে — স্থতরাং ইংরেজ ও কিন্দু উভয়েই ইংলের বিজেবের পাত্র ছিল।

আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কি**ন্তু** ভারতবর্ষে যে **অমুরূপ আন্দোলন হয় তাহার সহিত এই ওহাবীদের কোন সম্বর্ধ ছিল**  এমন কোন প্রমাণ নাই। স্বরণ রাখিতে হইবে বে রার বেরিলীর সৈরদ আহ্মেদ ব্রেলভী বধন ভারতে এই আন্দোলনের প্রবর্তন করেন তথনও তিনি আরব দেশে যান নাই। তাঁহার দল অনেকটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবার পর তিনি মকা গমন করেন। ভারতে তিনি এক বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেক্সের বিরুদ্ধে যে তুমূল সংগ্রাম করে তাহাই এই আন্দোলনের প্রধান কীর্ত্তি। ইহার সহিত ওহাবী মতের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্ধ আরবের ওহাবীর সহিত সংশ্রব থাকুক বা না পাকু ছ ভারতের এই তথাকণিত ওহাবী আন্দোলনই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ধর্মমূলক হইলেও ইহার মধ্যে বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা বা আকাজ্কা যে একেবারেই ছিল না—তাহা বলা যায় না। স্থত্বাং এই আন্দোলনকে এক হিসাবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মৃক্তিসংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নীল বিদোহ অধ্যারে গ্রন্থকার নীল-চাধীদের সজ্ববদ্ধ শক্তির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান। বাংলার সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ শক্তি ও সাহসের দৃষ্টান্ত সত্য সত্যই তুর্ল ভ। বর্ত্তমানকালে স্থারিচিত অসহযোগ আক্ষোলনের মূল সূত্র ও সার্থকতার পরিচয় ইহার মধ্যে বিশদভাবে পাওয়া বায়।

গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে ধ্বিস্তৃত আলোচনা নিম্পাণাজন।
ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা কারণে অসজ্যোধের বহিন্ত ধুনান্থিত হইনা কিরুপে
দাবানলে পরিণত হইল গ্রন্থকার ভাহার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দিয়াছেন।
ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের মনোভাব কিরুপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হর,
ঐতিহাসিক তথা হিসাবে ভাহার বিশ্লেষণ আবশ্যক।

# ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ

(১৯৩০ সালে স্থাপিভ) হেড অফিস—৮নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা

পোষ্ট বন্ধ নং ২২৪৭

· ফোন নং ব্যাহ্ব ১৯১৬

## সর্বপ্রকার ব্যাক্ষিং কার্য্য করা হয়।

#### শাখাসমূহ

লেক্মার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্দ্ধমান, চন্দ্বনগর, মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, ঝাড়স্থগুদা (উড়িয়া), ও রাণাঘাট।

> ম্যানেজিং ডিরেক্টর এইচ, এল, সেনগুপ্ত

মোটের উপর প্রস্থণানিতে ব্রিটিশ যুগের অনেক জাতব্য তথ্য আছে। ছুই-একটি এমের প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ২৯ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তিতে ওরারেন হেষ্টিংসের পরিবর্ত্তে মাকু ইস অব হেষ্টিংস হইবে। ১১৯ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তিতে ১৮৫৬-৭ এর পরিবর্ত্তে ১৮৫৫-৫৬ হইবে।

গ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ত্ৰয়ী (বাল্মীকি, কালিগাস ও রবীক্রনাপ)—শ্রীশশিভূবণ দাশ-গুপু। .প্রাপ্তিছান -শ্রীগুরু লাইবেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাডা। মুল্য ১ টাকা।

এ ধরণের পাণ্ডিতাপূর্ণ সরদ আলোচনা আজিকার সাহিত্যে তুল্ভ। ইদানীং জ্ঞাননিরপেক বাচালতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোধে পড়ে। সংস্কৃত চর্চ্চা কম লোকেই করেন, যাঁহারা করেন, তাঁহারাও অনেকে প্রকৃত রসজ্ঞ নহেন। প্রস্কৃকার এদেশের প্রাচীন ও আধুনিক উভর প্রেণীর সাহিত্যের রসগ্রাহী; পাশ্চাত্য সাহিত্যও তিনি সবত্রে পড়িরাছেন। তাই তাঁহার আলোচনা ফাকা কথা নহে, তাহাতে জানিবার ও ভাবিবার বস্তু অনেক আছে। ভারতের তিন মহাকবির রচনা পাশাপাশি দেখাইয়া তিনি রবীক্র-সাহিত্যের উপর নৃত্র আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা নরম ও চিন্তাকর্ষক। এইজন্ম সাহিত্যাকুরাণীর কাছে এ গ্রন্থ বিশেষ সমালেরবাগ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী—অচিন্তাকুমার সেন-গুণ্ড। দিগন্ত পাবলিশাদ, ২০২ রাদ্বিহারী এভিনিউ, কলিকাতা পৃঃ— ২২৬। দাম—৩, টাকা।

কাহিনীটি গ্রামের মতই সরল—বাহুল্য-বর্জ্জিত। বেশী চরিত্রের ভিড্ নাই--কাহিনীগত রসকে ফেনাইবার আড়ম্বর বেশী নাই। সাদাসিধা ८करे (श्रमकारिनी--एव कार्शिनो देवधव-माहित्जात मधामिन यज्ञभ , नव-পরিবেশে ভাহাই নূতন সজ্জার পরিবেশিত হইয়াছে। সে প্রেম দেই-কামনার পুরত্বে নিক্ষিত হেমের মতই মহিমমন্ন—ভাহাকে 🖰 দ্বৈ তুলিবার প্রয়াসে প্রাকৃত জনের স্বভাবকে ঠিক্মত মানিয়া লওয়া হয় নাই। এই-ধানে তীক্ষ অনুভূতির সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানের বিরোধ স্পষ্টতর হইয়াছে। যে সমাজ হইতে চরিত্রগুলি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে—বাহিরের দৃষ্টিতে সে সমাজের প্রাণ-প্রবাহের স্বরূপটি আরম্ভ করা সম্ভব নহে, আরও নিবিড় মমতায় ও গভীর অভিনিবেশে তাহাকে চিনিয়া লওয়ার প্রয়োজন ছিল। নাহিরের দৃষ্টিতে ভঙ্গিটাই আধান্ত লাভ করে—সেই কারণে গ্রাম্য ছড়া প্রবচন প্রভৃতিতে কথোপকগনের ধারাটি সাবলীল ও স্বাভাবিক হইয়াছে। এই নিমন্তরের সমাজে শুধু প্রেম নহে-তার চারি খারে আছে অভাব, মানি বেদনা—ধুলা-কাদা—আশা আকাজ্ঞা ক্রটি খলন। এই সমস্তকে জড়াইয়া বহু সমস্থা দিন দিন প্রবলতর হইতেছে। এই সবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকিবার যথেষ্ট অবকাশ কাহিনীতে ছিল: পটভূমিকাকে বিভ্ত না করিবার ইচ্ছায় লেখক সেগুলিকে পরিহার করিয়াছেন।

জীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ-মিশলি—- এতিমুলা দেবী। ১২নং প্রসন্নক্ষার ঠাকুর ট্রীট, কলিকাতা, ১১৪ পৃঃ, মূল্য ২।•।

রন্ধনবিদ্যার বই। ইহাতে আধুনিক রন্ধন-প্রণালী বণিত হইরাছে। লেখিকা নিজ রন্ধন-কুশলতার রবীন্দ্রনাথকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। বই-খানি যে বাংলার মেরেদের থুব কাজে আসিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে আমাদের মনে হয় যে, রন্ধন-প্রণালীসমূহের বর্ণনা আরও একটু বিশদ করিয়া দিলে ভাল হইত।

গ্রীযতীব্রমোহন দত্ত

মহাত্মাজীর তিরোধানে— প্রামহীতোধ রার চৌধুরী শম্পাদিত। শিক্ষক পঝিকা জফিস, ৬১ বালিগপ্ল প্লেস, কলিকাতা। ম্লা—২০০

ভারতীর মহাজাতির জনক গান্ধীলীর জীবনাবসান ভারতের তথা লগতের ইতিহাদে এক মর্দ্মন্ত্রণ ঘটনা। এ আক্মিক আঘাতে তথ্ ভারতবাসী নয়, সমগ্র বিধ্বাসী অভিত্ত হইয়া পড়িরাছিল; সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, দেশবিদেশের মহাস্মালীর অমুরাগীদের বেদনাবিহলে ক্রমন্ত্রে উচ্ছাদ। মামুষের মুতি দীর্ঘদ্মী নয়। মহাস্মালীর জীবন-নাটোর শেব দৃশ্যে অমুন্টিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক কাহিনী আমাদের ভবিয়ৎ ব শব্রদের জক্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাধার প্রয়েজন ছিল। লেথক এই প্রয়োজন মিটাইয়া আমাদের ধন্তবাদভালন হইয়াছেন। তথ্ তাহাই নয়, এই সঙ্গে গান্ধীলীর জীবন-কথা, তাহার বানী, তাহার শিক্ষানীতির মন্ধার্থ, প্রার্থান্যপ্রস্তুর ক্রমন্ত্রি ভাষণ এবং দেশদেশান্তরের গুণীজনের প্রমাঞ্জনি সঙ্কলিত হইয়াছে। কডকগুলি মুল্যবান ছবি বহু তথ্য সম্বলিত এই পুস্তক-ধানির দৌটাই বন্ধিত করিয়াছে।

গ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

আমার জীবন---শ্রভালামোহন দাস। দাসনগর, হাওড়া। মূল্য ২০০।

যে বনামধন্ত কর্মবীরের সাধনা ও কর্মপ্রচেষ্টায় হাওড়ার জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমির উপর রূপক্ষার মায়াপুরীর মত অপুর্ব্ব দাদনগর গড়িরা উঠিয়াছে; ভারত জুটমিল, ইণ্ডিয়া মেদিনারী কোম্পানী, এশিয়া ডাগ কোম্পানী, দাস মুগার কর্পোরেশন, দাস বান্ধ, হাওড়া ইনসিওরেস কোম্পানী প্রভৃতি শিল্পবাণিঞ্যসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁহার বিপুল কৰ্মশক্তিও পরিকল্পনা অনুযায়ী লাভজনক ভাবে পরিচালিত হইতেছে ভাহার কর্মময় জীবনকাহিনী বাস্তবিকই বিশায়কর। এক মধাবিত্ত কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম জীবনে সামাস্ত বই বিক্রী ছারা তিনি জীবিকা অর্জন হুরু করেন, পরে পি. এন. দত্তের বালভির কারখানার এক কর্ম্মচারীর সহায়তায় প্রথমে এসিডের কারখানা, পরে তুলাবস্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রের কারখানা স্থাপন এবং অবশেষে রেঙ্গন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী, ভারত জুট মিল, দাস ব্যাস্ক প্রভৃতি বহু যৌপ কারবারের প্রতিষ্ঠা ও ফুদক্ষ পরিচালনা যাঁহার দারা সম্ভব হইয়াছে, আচাৰ্য্য প্ৰফুলচন্দ্ৰ রায় যাঁহাকে 'কর্মবীর' আধাার ভূষিত করেন, তাহার জীবনীপাঠে হতোত্মম ব্যবসায়বিমুখ বাঙালী অনেক কিছু শিক্ষা করিতে পারিবে।

আলামোহন গান্ধাজীর মত হস্তচালিত চরকার আহাবান নহেন, পরব্ধ শক্তিচালিত যথ্রের সাহায্যে দেশের উন্নতি অবশুপ্তাবী মনে করেন । কৃষি-কর্ম্মে শতকরা ৬০ জন ও শিল্পবাণিজ্যে ৩০ জনের বিনিয়োগ দেশের পক্ষে কল্যাণকর মনে করেন এবং ধনোপার্জ্জন ও ধনবন্টনের বৈষম্যকেই দেশের দুঃখদারিদ্রের কারণ নির্দেশ করেন। যতক্ষণ না এই সকল ব্যবস্থা কার্য্য-করী হইতেছে, ততক্ষণ কোন আইনের সাহায্যেই কম্যানিজমকে ঠেকাইরা রাখা বাইবে না, ইহা উহিরে বাক্তিগত মত।

ञ्जीविष्ठरत्रस्रकृष्ठ नीन

### ছোট ক্রিমিরোচগর অব্যর্ব ঔষধ "ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ কৃষ্ণ ক্রিমিতে আক্রাস্ত হয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোলা" জনসাধারণের এই বছদিনের অস্থিধা দূর করিয়াছে।

मृना-8 जाः निनि छाः माः मरु-->५० जाना।

ওরিতরকীল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লি: ৮৷২, বিষয় বোদ রোড, কনিকাডা—২৫

# क्य-शिल्लास सथा

शंयक्रावान थ्रवामी वाङ्गालीत्मत विजया मत्मालन

বিগভ ১লা অক্টোবর হারদ্রাবাদে প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যোগে এবার বিশ্বরা উপলক্ষে একটি বিরাট উৎসবের অফ্টান হইরাছিল। জাভিবর্ণবর্ষ নির্কিশেষে হিন্দু, মুসলমান, এটান সকল সম্প্রদায়ের প্রবাসী বাঙালীরাই যোগদান করিয়া উৎসবটকে সর্কালস্ক্রর করিয়া ভূলিরাছিলেন। হারদ্রাবাদের বাঙালীদের বিশেষ আনন্দদান করেন। মিসেস্ এ. কে. দাশের কবিতা আর্ভিও বিশেষ উপভোগ্য হইরাছিল।

শ্ৰীযুক্ত প্ৰযোগলাল মুখোপাব্যার এবং বিসেস্ এস. কে. মুখাৰ্জী, মিলেস্ বি: শীল, মিলেস্ কে. চক্ৰবৰ্তী ও মিলেস্, এ কে. দাশ প্ৰভৃতি কয়েক্ত্ৰম মহিলার আভ্যতিক চেষ্টার ও কর্মতংপরতায় উৎসবট এরপ সাক্লাম্ভিত হুইয়াহিল।



হায়দরাবাদ-প্রবাসী বাঙালীদের বিশ্বয়া সম্মেলন

[ এমতী পূপারাণী দাসের সৌক্তে

মারারণগুডার ওয়াই. এম. সি. এ.-র সেকেটারী শ্রীনিরঞ্চন সাহা মহাশরের উভোগে ওয়াই. এম. সি. এ.-র সভাগৃহে প্রবাসী বাঙালীদের এই সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

পানী মণ্ডল মহালয় সন্মেলনে পৌরোহিত্য করেম।
সভাষলে নৃত্যপত ও আর্ভির ব্যবস্থা হইয়াহিল। কুমারী
শীলা শীল, কুমারী উষা লছমীনারস্থ কুমারী শাভি শীলের
মৃত্য এবং প্রীষতী শোভনা চটোপাধ্যায়ের সদীত সকলকে
মুক্ষ করিয়াহিল। শ্রীনিরঞ্জন সাহার বাউল-সদীত প্রবাসী

ইংলণ্ডে বাঙালী ছাত্রদের বিজয়া সম্মেলন

এবার ইংলতে প্রবাসী বাঙালী ছাল্লের উভোগে সাউদাস্টনে মহাসমারোহে বিজয়া সম্মেলন অমুষ্ঠিত হইরা সিয়াছে। বিজমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সলীত দ্বারা সভার উদ্বোধন করা হয় এবং ভারতীয় প্রধায় করাশের উপর সানবাজনার আসর বসে। বাংলা আর হিন্দী সাম, আর্ডি এবং হাড-কৌভুকের অভিনয় সভাগৃহকে আনক্ষমুধ্র করিয়া



ভোলে ৷ "অন্পণ্যন অধিনারক" গান্ট ভারা সভার পরিস্থাপ্তি হয়।

#### রামানন্দ-স্মৃতিসভা

গভ ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার শিবনাথ (मर्यावियान करन **√यामामच्य क्रहो**शांशाय মহাশরের একট চিত্র ছাপিত হর। সভাপতি সাধারণ ৱান্দ্ৰসমান্তের ত্রীবরদাকাভ বন্ম সভাপ্তির আসন এহণ করেন। ঐছেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বর্তমান ভারতের উচ্চ রাজনৈভিক চিছাৰাৱার ও সাংস্কৃতিক রামামক চটোপাধ্যার মহাশরকে অগ্রদৃত विश्वा चार्य कर्यम । जिमि वरमम. তাহার সময়ে অভাত কাগজের সম্পাদক-গণ মডার্ণ বিভিন্ন সম্পাদকীর মন্তব্য পড়িয়া ভবে আপন আপন মভ



मध्य वाद्यामी स्वाद्या विकश्च मध्यामम

খির করিতেম, পুতন আলোক ইহারা রামানশবাবুর নিকটই সাহিত্যের প্রচার, বদেশী চিঞ্কলার প্রতিষ্ঠা, অধ্বের শিকা,

পাইতেন। রাজনীতি, লোকসেবা, শিক্ষাসংস্থার, শিশু- রবীজ্ঞ-সাহিত্যের প্রচার প্রভৃতি সকলের মূলেই তিনি ছিলেন।



ভাষার কীর্তির কলভোগ এবনকার মাত্র করিতেতে। কিছ ভাষমহলের শিলীদের ভূলিরা সিরা লোকে যেমন ভবু ভাজ-নহলের সৌন্ধ্য দেখে, ভেমনই মাত্র ভাষাকেও ভূলিরা যাইতেতে।

শ্রীপ্রভাভচন্দ্র গদোপাব্যার রাষানক্ষবাব্র বছমুখী প্রতিভার উৎস ভগবস্তুভি ও তাঁহার নানা কর্ম-প্রচেষ্টার কথা বলেন। বিভাষন্দিরের পবিশ্রভা রক্ষার প্রতি তাঁহার ভীক্ষণ্টি ছিল। বক্ষা বলেন, তিনি বর্ধন শিক্ষা ও বিভার শীঠছানে নানা ছ্র্মীভির বন্ধ বাঙালীকে বারবার সাবধান করিয়া দিরাছিলেন, ভর্ম তাঁহার কথা ভ্রমিলে আব্দ বাঙালীকে এই কলক্ষের ভালি বহন করিতে হইত না।

বদীর সাহিত্য-সমিতির পক্ষ হুইতে ঐত্যোনাশ বন্ধ্যো-পাব্যার স্বর্গীর চথোপাব্যার মহাশরের প্রায়ের প্রতি ও সাধারণ মাহ্মবের প্রতি আছরিক ভালবাসা ও লোকসেবার কথা অরণ করিয়া প্রথা নিবেদন করেন। ঐবরদাকাল বস্তু চিল্ল উলোচন করেন। রামান্দবাবুর দৌহিনীগণ ব্রহ্মসনীত করেন।

#### পরলোকে সতীশচন্দ্র দে

বিগভ ১৯শে কার্ত্তিক কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক মহাশর দতীশচন্দ্র দে এম-এ, এম-বি ৮১ বংসর বয়সে ভাঁহার কলিকাতাত্ব বাসভবনে পরলোকগমন করিয়া-ছেন।

১৮৬২ সালের ২২শে জাত্মারী সভীশচন্ত্র তদানীয়ন প্রসিদ্ধ ইংরেজী লেশক ও বাগ্নী কিশোরীটাদ মিত্রের উদ্যান-ভবনে জয়্পাহন করেন। ভালার পিভা নীলমনি দে কাপ্তেন ডি. এল, রিচার্ডসনের অভতম প্রিম্ন হাত্র হিলেন। জননী কুমুদিনী ছিলেন কিশোরীটাদের একমাত্র সম্থান।

কর্মনীবনের ভার সভীশচন্তের হাত্রজীবনও কৃতিছে সমুদ্দেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার দিতীর হান অবিকার করিয়া পরে প্রেসিডেলী কলেক হইতে এক-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম হান অবিকার করেন। ১৮৮৯ বিশ্রানে উক্ত কলেক হইতে তিনি ইংরেলী, গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নে অনাস সহ বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হম। অভংপর ইনি রসায়নশাল্লে এম-এ এবং কলিকাতা বেভিক্যাল কলেকে চিকিংসা-বিদ্যা অব্যয়ম করেন। এম-এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীর হান অবিকার করেন। ১৮১৫ বিশ্বীক্ষার অনাস সহ তিনি এম-বি

সাউৰ স্বাৰ্ক্ষৰ হাসপাভালের ( এক্সৰে সভুমাৰ পভিত হাসপাভাল মামে পরিচিত) প্রতিঠাড়ালে ভিনি ভৰার রেসিভেন্ট সার্জন ছিলেন। ভারপর তিনি কটকে এনিটান্ট সার্জন ও নেভিন্যাল মূলের অব্যাপক নিযুক্ত হন। অভঃপর নানাছানে কার্ব্য করিরা তিনি বর্জনানের সিবিল সার্জন নিযুক্ত হন। এই সমর তিনি রার বাহাছর উপাবি লাভ করেন। ৫০ বংসর বয়সে চারুরি হইতে পেলন লইয়া শতীশ-চল্ল কলিকাভা বিভয়নক মাডোরায়ী হাসপাভালের প্রধান



ডাঃ সভীশচন্ত্ৰ দে

চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং ৭১ বংসর বরসে ও কার্ব্য হইতে অবসর এহণ করেন।

সভীশচল সরল ও প্রাঞ্জল ভাষার অনেকগুলি ভ্রথাপূর্ণ বাহ্য-বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন। ভিনি আজীবন অব্যয়নশীল, কর্মব্যপরায়ণ, পরোপকারী ও নিক্লম্ব-চরিত্র ব্যক্তি হিলেন।

কণী সাহিত্যিক ও কৰি অব্যাপক ভটর সুশীলকুষার বে ভি.লিট জাহার পুর।



**ত** জ

# বিশ্বশান্তিবাদী দম্মেলন, শান্তিনিকেতন—

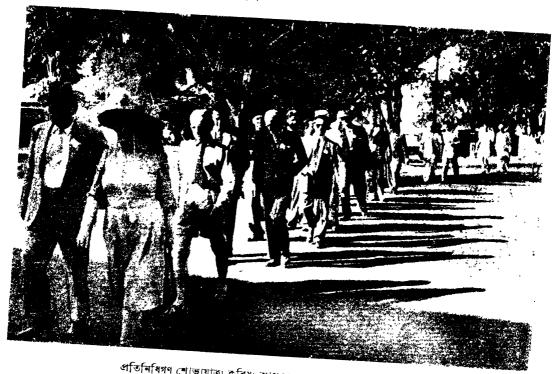

প্রতিনিধিগণ শোভাষাত্র। করিয়। আএক্ঞ্লে সভামপ্রপে গমন করিতেছেন



শ্রীয়ুক্ত রধীক্রনাথ ঠাকুর প্রতিনিধিবর্গকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন



"দতাষ্ শিবষ্ স্থলরষ্
নায়মান্ত্রা বলহীদেন লভাঃ"

## 85**~** ©17

# পৌষ, ১৩৫৬ তর সংখ্যা

#### বিবিধ প্রসঙ্গ

#### পশ্চিম বাংলার অবস্থা

রাজনীতির মৃত্যান্ত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কনসাধারণের মঙাব মোচন, নিরাপতা ও প্রগতি। যে ব্যক্তি বা বাক্তিসমষ্ট্র রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিচালনে উচ্চতম অধিকারীর পদ লাভ করেন তাঁহার বা তাঁহাদের ঐ মৃত্যান্ত্রের দিকে খর দৃষ্টি না রাখিলেই বিপদ আসে। জনগণের অসন্তোষ রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান উপাদান এবং নিরাপতা ও প্রগতির অভাব রাষ্ট্রবিপ্লবের বানা উপাদান এবং নিরাপতা ও প্রগতির অভাব রাষ্ট্রবংসের বীজ্ব: যে দেশের বা যে অঞ্চলের জনসাধারণ অন্নবন্তের সমস্থা প্রশে ক্রমেই ক্লিষ্ট ইইয়া পড়ে, যেখানে নিরাপত্তার অভাব চভূদ্দিকে দেখা দেয়, সে দেশে বা সে অঞ্চলে প্রগতির প্রশ্ন পর্বান্তর ইইয়া পড়ে। অন্নবন্তের চিন্তায় জভ্বিত এবং নিরাপত্তার অভাবে শৃষ্টিত জনসাধারণের মানসিক ও দৈহিক অবস্থা খননতির দিকেই মুঁকিয়া পড়ে একথা ত সর্বজ্বনবিদিত।

এমত অবস্থার জনসাধারণের প্রথম আক্রোশ গিয়া পড়ে গাসনতত্ত্বের অধিকারীবর্গের উপর এবং ঐরপ বিপরীত অবস্থাই বিপ্লবাদী ও রাষ্ট্রধ্বংসকারীর স্থবণ স্থযোগ। অবস্থা আরও শোরালো হয় যদি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা-লোল্প পেশাদার বৃদ্ধিনীবীর দল একে অভ্যের ছিদ্র অবেষণে অসন্তোষের বহিতে ঘৃতাছতি দিতে থাকেন। বলা বাহুলা, এরপ অপচেষ্টার ফলে তুই দলই ক্রমে সাধারণের অনাস্থাভাজন হন এবং সেই স্থযোগে রাষ্ট্রধ্বংসের চক্রান্তকারী নিক্ষের উদ্দেশ্ত সাধ্বনে সমর্থ হয়। বাংলায় আক্র সেই অবস্থা প্রার আসিরাছে।

বাধীন দেশে জনসাধারণ যদি একবার বাতস্ত্রের আবাদ লাভ করে তবে তাহার পর ভোকবাক্যে বা দমননীতির প্রয়োগে তাহাদের করায়ভ করা সন্তব হয় না। এক দল যদি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয় তবে সেই একই গোঞ্চর অভ দলকে তাহারা সহজে স্থান দিতে চাহিবে না। তাহারা চাহিবে সম্পূর্ণ পৃথক দল—ভাল, মন্দ বা মামূলী। পরে হয়ত ইহা প্রমাণিত হইবে যে, "খাল কাটিয়া কুমীর" আনা হইয়াছে কিন্তু অসভোষ ও নিরাপতার অভাবজনিত আন্দোলনের মধ্যে সে বিষয়ে চিন্তা করে কয়জন গ

পশ্চিমবদের প্রস্তুত অধিবাসী যাতারা তাতারা এখন

সর্বহারা হইতে বসিয়াছে । এই প্রকৃত অধিনাসীদের মধো

যাহারা রাষ্ট্রের কল্যাণ, প্রগতি ও স্বাতপ্ত্যের জন্য সত্যসত্যই

শেষ পর্যান্ত সর্বন্ধ পণ করিয়া লড়িয়াছে তাহাদের—অপথি

মধ্যবিত চিন্তালীল পর্যায়ের ব্যক্তিদের—এখন প্রায় সপ্তলহীন

অবস্থা। ভদ্রপতা রাষা দ্রের কথা, পরিবার-পরিজনের অভাব

মোচনই অসন্তব হইয়া পড়িতেছে। এদেশে এমন ক্ষেকটি

অর্বাচীন আছে যাহারা ইহাদেরও "বুর্জ্জায়া" বলিয়া অবজ্ঞা
ও অবহেলা করার প্রশ্রম দেয়। তাহাদের এইটুকুমাএ

জান নাই যে, সমন্ত পৃথিবীতে উন্নতি, ক্ষ্টি ও প্রগতি যাহা

কিছু হইয়াছে, মন্মুস্সমাজ্বে কল্যাণ ও শৃথলার যত প্র

আবিষ্কৃত হইয়াছে ্স সকলের জন্ত জগং ঋণা সমাজের ঐ

শ্রেণীর কাছে। এ বিষয়ে তর্কের অবসর নাই।

পশ্চিমবঞ্চে যদি কেহ আৰু মধে থাকে তবে ্স বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশীয় বাবসায়ী এবং বুদ্ধিনীবী, ফলিবান্ধ, পেশাদার রাট্রনীতিন্ধীবী। আৰু বরঞ্চ সজ্জবদ্ধ প্রমিক—যাহার অধিকাংশট ভিন্ন প্রদেশবাসী—ও গৃহস্থ ক্লয়ক সহল অবস্থার আছে, কিন্তু মধাবিতের অবস্থা ক্রমেট শোচনীয় ইইতে চলিয়াছে। চোরাবান্ধারীতে তাহার সর্বাহ্ব লইয়াছে, বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীয় কারবারী তাহাকে পেষণ করিতেছে, তাহার সন্তানসভতির ন্ধীবিকা অর্জনের পথ ভিন্নপ্রদেশীয় ও তথাক্ষিও "বাস্তহারা" রোধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার স্বাস্থ্য, সম্বাদি, শিক্ষা বা প্রগতির প্রপ্লের উত্তর "চাকা নাই"। পুনর্বসতি তার বাস্ত্রহারার একচেটিয়া এবং ক্রীবিকানির্কাতের প্রশ্নে শুনা যায় প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ভীষণ চীংকার।

সকলের চেরে পরিতাপের বিষর এই বে, প্রাদেশিক শাসনতব্রের উচ্চতম অধিকারীবর্গ প্রার সকলেই এই প্রদেশের প্রকৃত অধিবাসী জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্ত হারাইরা-ছেন। কেন্দ্রীর শাসনতব্রের অধিকারীবর্গের কথা বলাই বাহুলা: সেখানে বাংলা বা বাঙালীর সকল সম্ভাই অকিকিংকর, বাংলার সকল কথাই অপ্রান্থ। কেন্দ্রীর শাসন-পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিও ছুই জন মাত্র। এই ত দেশের অবস্থা।

#### বিভালয়ে ক্যুগনিষ্ট সংগঠন

কলিকাতার বেলতলা বালিকা বিভালয়ের প্রাতঃকালীন শাৰাম্ব ক্যুনিষ্ট সংগঠন বিষয়ে আমরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। ইহার পর দেখিতেছি দৈনিক সংবাদপত্তেও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হইয়াছে, কিঙ গবলো তি এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই নিবিবকার। কানিতে পারিলাম, গত এক মাসে "উন্নতির"(١) মধ্যে এই-টকু হইয়াছে যে বিভালয়ের যে শিক্ষয়িতীরা স্থলের মধ্যে क्यानिष्ठे अठातकार्यात विरतायिका कतिरकिहालन कांशास्त्रहे বিভাছিত করিবার আয়োজন হইতেছে। তাঁহাদের উপর উৎপান্তনের বিষয় গবরে তিকে দরখান্তের দ্বারা জ্বানাইয়াও कान প্রতিকার হয় নাই। ক্য়ানিষ্টদের আহ্বানে ১৫ই নবেশ্বর যে বর্ম্মঘট হয় তাহাতে শুনা যায় সেক্রেটারী মহাশয় প্রকার্য্যেই সমর্থ ন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্বামী ও পুত্র পিকেটং করিয়।ছিলেন একপাও অগ্রাগ্য শিক্ষয়িত্রীরা গবংখ ণ্টকে জানাইয়াছেন। ময়দানের সভায় যোগ দেওয়ার ভদ্ধ শিক্ষয়িত্রীদের প্রতিবাদ সত্তেও ক্রাস হইতে থেয়েদের ডাকিয়া লওয়া হটয়াছে, প্রধানা শিক্ষয়িতীকে ইহা কানাইয়াও প্রতিকার হয় নাই, খুল ইন্দ্পেক্ট্রেসকে জানাইলে তিনিও क्षितानिका मानवे स्विवाकनक मत्न कतिशास्त्र । क्षारभत দেওয়ালে--- "কংগ্রেসী দালালদের হত্যা করা হউক" এই কথা লিখিবার সময় একজন শিক্ষয়িতী ছুইটি ছাত্রীকে ধরেন এবং প্রধানা শিক্ষািত্রীকে জানান, কিন্তু মেয়ে ছটি শান্তি পাওয়ার বদলে যিনি তাতাদের ধরিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে গিয়া-ছিলেন তাঁহাকেই লাঞ্চিতা হইতে হয়। পণ্ডিত নেহরুর কলিকাতা আগমনের সময় "বুনী নেহরু ফিরিয়া যাও" ্লোগান দিয়া ধর্মাঘট করাইবার (bষ্টা হয় এবং উহাতে বাধা দিলে কয়েকজন শিক্ষয়িত্ৰী অপমানিতা হন। একদিন ধর্মঘটে বাধা দিতে গিয়া কলৈক শিক্ষয়িত্ৰী একটি ক্যানিষ্ট ছাত্ৰী কৰ্ত্তক প্রহৃতা হন এবং তারও কোন প্রতিবিধান হয় নাই। এই সমস্ত ঘটনাই স্থল ইনস্পেক্ট্রেসকে লিখিতভাবে জানানো হইয়াছে। প্রচারকার্যোর কিছু নমুনা আমরা স্থুলের পত্রিকা 'ভিষা"

প্রচারকার্যোর কিছু নমুনা আমরা কুলের পথিক। "উষা" হাতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম। উষার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হুইয়াছে, তাভাতেও একই ধারা অব্যাহত রভিয়াছে, তবে একটু সাবধানে। এবারকার করেকটি নমুনা—

"দশম শ্রেণীর একটি ছাত্রী একটি কাল্লনিক রাজ্য খাড়া করিয়া বর্ত্তমান শাসকদের আলোচনা করিয়াছে এইভাবে—'ব্রুল্বর্গড় রাজপুতানার অন্তর্গত ছোট একটি দেশ। সম্প্রতি সেই দেশ পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্তিলাভ করেছে। তিন্তু সে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ আছে অজ্বরগড়ের বড় বড় নেতৃ—গ্রানীয় লোকদের মধ্যে। জনসাধারণ সামাগ্র স্বাধীনতাও পায় নি। এখনও দেশে হচ্ছে সংবাদপত্রের কঠরোধ, ব্যক্তি-

श्राबीनणात्र रुखरक्रथ, विना विठादत्र वन्ती। श्राम अवर माठित প্রােগ এখনও সেধানকার সরকারকে করতে হয় জন্তবন্ধ এবং শিক্ষার জ্ঞ আকাজনী জনসাধারণের মিছিল ভালতে।... মিহির ডায়েরী লিখছে-১৯৪৯ সালের ৬ই মে ফিরে আসছেন দেশনেতা মুপ্রকাশ রায় অজয়গড়কে ব্রিটিশ চক্রান্তের চাকা কমনওয়েলথে বেঁধে। নিজে সমস্ত সাউপ ইপ্ল এশিয়ার গণতন্ত্রকে চেপে মারবার জ্বর্ডা তিনি নিয়েছেন চিয়াং কাই-শেকের পর সে পদ। সমগ্র দেশ জুড়ে তাই বিক্লোভের টেউ। কিন্তু ধনীদের হয়েছে আনন্দ। কারণ তারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিশ্বার জনসাধারণকে অত্যন্ত আতঙ্কের চোধে দেখতে স্থারম্ভ করেছে। তাই সে আতক্ষের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রয়োজন আমেরিকা আর ব্রিটিশের মত শক্তির। নির্ম্বজ্ব মুপ্রকাশ বিখাসখাতকতা করেও আবার কি করে বলছেন আমি আমার শপথ রক্ষা করেছি। শপথ রক্ষা করার এই কি নমুনা ? চলছে অব্যাগড়ে নারী, কৃষক, ছাত্র, মন্ত্র, হত্যা। --- সেখানকার হত্যার বীভংগতা হিটলারের ফ্যাশিষ্ট নীতিকেও হার মানায়। সেখানে বর্ত্তমান ফ্যাশিষ্ট সরকারের পুলিস গর্ভবতী দ্রীলোককেও পেটে লাখি মেরে হতা৷ করতে কুঠা বোধ করে ন।"

এর পরের অংশ আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না:

"একটি রাজপথের আত্মকাহিনী' নামক প্রবন্ধে লেখা হইরাছে
—আজ দেশ সাধীন হয়েছে কিন্তু তাহা কেবলমাত্র হাতবদল
ইংরেজ হইতে করেকজন গর্কিত, আত্মাভিমানী, অর্থ পিশাচ
বাক্রিদের সহিত। অধারা এতদিন স্বাধীনতার জ্বল্ল মুদ্ধ করিয়াছে
তারাই আজ বুঝিয়াছে যে দেশ স্বাধীন তাহাদের জ্বল হর নাই
হয়েছে তাদের জ্বনা যারা টাকার গদীতে বদে টাকার স্বপ্র
দেখে। দেশবাসীর আজ তুল ভাঙ্গিলে তাহারা তাদের ন্যাযা
দাবী আদায় করিবার প্রথাব করিলে তারা এমন কি শিশুকেও
আমারই বুকে লাঠি ও বন্দুকের আখাতে শ্যা। লইতে হয়।
সত্তার জনা আজ বহু নরনারীকেও আমারই বুকের উপর
দিয়া কারাগার অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়।"

অপ্তম শ্রেণীর একটি বালিকা 'ণোষ্টার' শীর্ষক রচনাটিতে বে-আইনি পোষ্টার লাগাইবার যে অপূর্ব্ধ কৌশল লিপিবছ করিয়াছে তাহাতে কৃতিছ ও শৃন্তনত উভয়ই আছে। "কালা কাহ্নকে কাঁকি দেবার উৎসাহে চঞ্চল" ছটি ছেলে ঘুমন্ত কনেষ্টবলকে কাঁকি দিয়া পোষ্টার লাগাইতেছে, "একটার পর একটা জলন্ত অক্ষর কালা কাহ্নকে যেন মুখ ভেঙচাছে", কনেষ্ঠবল উঠিয়া তাহাকে ধরিলে তাহাকে বাকা দিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিসের গাড়ী হইতে সার্জ্জেন্ট বাবের চোবের যেত ছল জল করে উঠল, আর সেই আলোতে দেশতে পেল

আইনকে মুখ ত্যাঙচাচেছ বে-আইনি পোষ্টার"—ইত্যাদি। প্ৰশিক্ষা বটে!

কনৈকা শিক্ষরিত্রী মাঞ্বিরায় কম্যুনিষ্ট শাসনের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। পত্রিকাটির ছই সংখ্যাতেই টাস একেনির সংবাদ আছে। দ্বিতীয় সংখ্যাতেও প্রধানা শিক্ষরিত্রীর আশীর্কাণী আছে তবে এবার আগের মত অতটা অসতর্ক এবং বেকাঁস কথায় পূর্ণ নয়।

কেবলমাত্র বক্তৃতা, পত্রিকা এবং ধর্মঘটের ছারা বালিকাদের আসন্ন সংগ্রামের জনা প্রস্তুত করা ইইতেছে মনে করা তুল চইবে, এবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মারফতও প্রচারকার্য্য স্থক চইরাছে। নবম শ্রেণীর গত বার্ষিক পরীক্ষার ইংরেজীর দ্বিতীর প্রশ্নপত্রে নিম্নলিখিত একটি মাত্র অমুচ্ছেদ বাংলা ইইতে ইংরেজীতে অম্বাদ করিতে দেওরা ইইরাছে—

"রুশিয়ার ভলগা নদীর তীরে ছিল সিনবিরক্ষ নামে একটি শহর: এই শহরের এক মধাবিত পরিবারে ১৮৭০ সালে ্লনিনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন জার সমাটের त्रशीत এक कन कुल हेका (भक्तित । (लिनन आहेन भरीका পাশ করিয়াছিলেন। ছোটবেলা থেকে তিনি জার সমাটের বিকল্পে বিপ্লবী কালে যোগ দেন। তার এক ভাইকে জার সমার্ট ফাঁসি দেন। এই লেনিনের নেতত্ত্বে অত্যাচারী সমার্টের শাসন শেষ পর্যান্ত শ্রমিকরা ধ্বংস করে। কুলিয়ার শ্রমিকদের এই বিপ্লব পৃথিবীর একটা অন্তত ঘটনা। যারা লিখতে জানে না. পড়তে জানে না, আজীবনই বড়লোকের জুতো লাখি ্গরেছে, যাদের বড়লোকেরা কথায় কথায় ছোট লোক বলে গালি দেয়, তারা দেশের সমাট ও বড়লোকদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াল এবং শেষ পর্যান্ত ওদের তাড়িয়ে নিজেরা শাসন কর্তার গদীতে বসল। এরাও শাসনকার্যা চালাবে ? কিছ ঠিক ভার। চালিয়েছে। স্বাই অবাক হয়ে ভাবে-এত তাড়াতাড়ি দেশ এত উন্নত হ'ল কি করে ? বর্তমানে সোভিয়েটের লোক-্দর হাতে একটা গোপন অন্ত আছে, যার দ্বারা এ সম্ভব ত্য়েছে। এই গোপন অন্তটি হচ্ছে-বিজ্ঞান।"

ক্যানিষ্ট শোভাষাত্রার সঙ্গে স্থুল-কলেজের ছাত্রীদের পুষি
বাগাইয়া "রুখতে হবে, ভাঙ্গতে হবে, চলবে না"—ইত্যাদি
শোগান আওড়াইয়া রাভায় রাভায় পুরিতে দেখিলে দেশের
ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে আমরা পুর আশাধিত হইয়া উঠিতে পারি না।
বিজ্ঞায়তনগুলিই যদি এই সব কুশিক্ষার তালিম কেন্দ্র হইয়া
উঠি তবে তো রীতিমত চিস্তার কথা। এই সমন্ত কুশিক্ষা বন্ধ
করিবার জন্য গবর্মেন্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েরই অতান্ত্ স্বাহিত হওয়া উচিত। "ক্য়ানিজ্ঞম আমাদের সবচেরে বড়
শাক্র" বলিয়া চিৎকার এক দিকে করিয়া অথচ অন্যদিকে উহার
তালিম কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবার স্থযোগ
দেওয়া মোটেই স্থ রাষ্ট্রনীতির পরিচয় নহে। গব্দেণ্টকে এ विষয়ে একেবারে উদাসীন দেখিয়া আমাদিগকে ইহা লইয়া এতটা বিশদ ভাবে আলোচনা কবিতে চইল। সোগালিই এবং জাতীয় টেড ইউনিয়নের সভিত প্রতিযোগিতার অসমর্থ হওয়ায় কলিকাতার পার্থ বর্তী কারখানা অঞ্চলসমূহে ক্যুানিষ্ট প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবার তাহারা সর্বাশক্তি মিয়োগ করিয়াছে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনে। শ্রমিকেরা পাওনাগঞ বেশী বুকে, তাদের কাছে আগে মজুরী পরে রাজনীতি। কাজেই সেধানে এখন সুবিধা হইতেছে না। কিন্তু বাংলার ছাত্রছাত্রীরা সহজ্ব দাহু পদার্থের মত অল্প উস্থানীতেই উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজিত হইলে পরে তাহাদের অপরিণত বৃদ্ধির সুযোগে তাহাদের দ্বারা সব কুকাজ্বই করাইয়া লওয়া যায়। এইकना क्यानिष्ठेत। এখন এই দিকে वृक्तिशाह এবং कृत-কলেকে শিক্ষক শিক্ষাত্রী হইয়া চুকিয়া পড়িতেছে। সময় পাকিতে এ বিষয়ে সতর্ক না তইলে বিপদের সময় শুধু আর্ছ-नाम्हे जात कहेता ।

#### ১লা ডিসেম্বরের শিক্ষক ধর্মাঘট

আশুতোষ কলেক্ষের একটি ক্যুনিষ্ট অব্যাপককে কলেক্ষ্
গবনিং বিভ পদচ্যত করিয়াছেন। তাঁহার পুনমিয়াগ দাবি
করিয়া প্রথমে ঐ কলেক্ষ্ ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং ১লা ডিলেম্বর
ঐ অব্যাপকের পুননিয়াগের দাবির প্রতি সহাস্তৃতি জ্ঞাপনের
ক্ষণ্ড অভাত কলেক্ষের ক্যুনিষ্ট অব্যাপকেরা ছাত্রদের সক্ষে
একযোগে ধর্মঘট বাধান এবং পিকেটিং করিয়া অন্য অব্যাপক
ও ছাত্রদের কলেক্ষে প্রবেশ করিতে বাধা দেন। কোন কোন
কলেক্ষে এই ধর্মঘট উপলক্ষে গুরুতর অপ্রীতিকর অবস্থার স্ক্রী
হয়। পদ্চাত অধ্যাপকটির পক্ষে কলেক্ষ গ্রবনিং বভির
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্রবা থাকিলে তাহা বিশ্ববিভালয়
সিভিকেটকে জ্ঞাপন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করা উচিত
ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি
নাই।

১লা ডিসেধরের ধর্মন্ট হটয়াছিল একট কলেকের গবনিং
বিডর সিন্ধান্তের প্রতিবাদে এবং উন্টাইয়া পান্টাইয়া ক্লার
করিয়া কয়ানিষ্টদের স্থবিধান্তনক ভাবে উহার সমাধান করিবার
উদ্দেশ্তে। স্থবের বিষয়, আশুতোম কলেন কর্ত্তপক্ষ ইহাতে
যথোচিত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ছাত্তেরাও
তাহাদের সিনান্তই মানিয়া লটয়াছে। সিটি কলেকেও শুরুতর
গোলযোগ হইয়াছিল এবং ছাত্তদের সহায়তায় সেখানেও
কলেন্ধ কর্ত্তপক্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া
আনিতে এবং ছাত্তদের মধ্যে ধর্ম্মন্ট বিরোধী মনোভাব দূর করিতে পারিয়াছেন। কিন্ত এই প্রসঙ্গে কয়েকটি
বিষয় বিবেচনা করা দরকার। এই দিনের ধর্ম্মন্ট হইয়াছিল
একটি কলেক্ষের গর্বানং বভির বিরুদ্ধে এবং অগ্রান্ত কলেক্ষের
কোন কোন অধ্যাপক উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ইহা

'**স্তিশয় গুরুতর শৃথলা ডকের দৃষ্টান্ত বলিয়া আমরা ম**নে করি ৷ দিতীয়ত: ১৫ই নবেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বরের **ধর্মবর্টে** क्यानिष्ठे अवााभरकता अनातकार्या এवर भिरक्षिर-अ हाजरमत দলে টানিয়াছিলেন। এই কাৰ্যা অনেক অধ্যাপক গঠিত বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং কোন কোন কলেজের অধাপাকেরা সভা করিয়া ঐ সব অধাপিকের সমক্ষে এই ষ্মাচরণের নিন্দা করিয়াছেন। ইতা সুস্পষ্ঠরূপে বুঝা গিয়াছে ্য. ক্য়ানিষ্ট অধ্যাপকদের পিছনে অধ্যাপক সমাজ বা ছাত্র সমাজ্য কাহার ও বাপেক সমর্থন নাই একটিছোট সজ্ববদ্ধ দল গোলমাল পাকাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই ইঁহার। এইরূপ বিশুখলা বাধাইতে পারিতেছেন , এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের गर्या मुधल। विद्राधी गरना छात्र कृत्रिक। ५ कुशहारत्रत करल বাড়িয়া উঠিতেছে , এখন অধ্যাপকদের একটি দল যদি উহা ভারও বাড়াইবার পক্ষে যোগ দেন তাতা তইলে শিক্ষার প্রসার পদে পদে ব্যাহত হইবে: ক্যানিষ্টরা শিক্ষার উন্নতির कथा विषया थारकन वर्ते, किश्च छेडा डांडाएमद लक्षा नरह । ্রাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য স্থুল কলেকের আদর্শবাদী ভাব-প্রবণ তরুণ প্রাণের ডিনামাইট নিজেদের দলগত স্বাপে কাজে मार्गाता ।

শামরা মনে করি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সত্রক হইবার সময় আসিয়াছে। রাশিয়া নিজের রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোক ছাড়া আর কাহাকেও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে সহু করে না। আমাদের দেশে অন্ততঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে এই নীতি প্রবর্তনের সময় আসিয়াছে। রুল-কলেজ কর্তৃপক্ষের অতি কঠোর ভাবে শৃথলাভক্ষারী শিক্ষক ও অংগাপকদের শান্তি দেওয়া উচিত এবং ইহার জ্ঞাগোলযোগ ঘটিলে বা কুল কলেজ সাময়িক ভাবে বন্ধ করিতে হুইলে তাঁহাদিগকে অর্থসাপক সমাজের জ্ঞাতির প্রতি মমত্ববোধ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জ্ঞাক্তির্যাধীর হিয়াছে, সেখানে বিদেশীর চর এক শ্রেণীর মৃষ্টিমের লোককে অপসারিত করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কালিমামুক্ত করা কঠিন নতে।

#### সিভিল সাপ্লাই কন্ট্রোলারের ক্ষমতা

করেকদিন আগে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সেন বর্জনান কেলার সিভিল সাপ্লাই কন্ট্রোলারের বিরুদ্ধে যে তীত্র মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রপিধানযোগ্য। রারের সারমর্শ্য এবং ঘটনার বিবরণ নিম্নে প্রদন্ত হইল:

বর্জমানের ক্রেলা ম্যাজিপ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে বাদী অমরক্রফ বস্থ যে রুল জারির আবেদন করেন তাহার বিচার প্রসঙ্গে বিচারপতি এই মন্তব্য করেন। রারে বিচারপতি বলেন থে, বাদী কলিকাতার একজন বস্তব্যবসায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ

काशक ७ च्छा निवस्त वारमम वनवर मा बाकाद मंगद छिनि কিছ কাপড পাইয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৭ই ডিসেছির পানাগড ইইতে বৰ্দ্ধমানে মোটরযোগে ঐ কাপভ চালান দেওয়ার সময় উহা আটক করা হয় এবং মোটর্যানের ডাইভার ও ক্লিনার গ্রেপ্তার হয়। ইহার ছয় মাস পরে পুলিস চুড়ান্ত রিপোর্টে জানায় যে, আসামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই এবং বাদীকে কাপড় ক্ষেত্রত দেওয়া হউক। মহকুমা माकिएड्रेडे थे तिर्शार्धे अञ्चलात आनामीरक मुक्ति पन अवः কাপত ক্ষেত্রত দেওয়ার আদেশ দেন। এই আদেশ অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কেলা কণ্টোলারের নিকট প্রেরিত হইলে **উक्ट कर्त्वालात मार्किट्डिटिंत जारम्य शाल्य वादा पाकित्म**उ উহা না করিয়া মহকুমা মাঞ্চিট্রেটের নিকট ঔৡতাপূর্ণ পত্র (लर्चन: जिनि कानान (य. মামলার পূর্ণ বিবরণ না कानिया এবং সম্ভোষজনক প্ৰমাণ না পাইয়া তিনি এতগুলি কাপড় ক্ষেরত দিতে পারেন না । বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার জ্ঞ তিনি আদালতের নিকট মামলার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন। বিচারপতি বলেন যে, এই অফিসারের আচরণ কৌতৃকজনক। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ জারী তইয়াছে, তিনি আদেশ পালন দূরে থাকুক, সমং বিচারক তইয়া বসিয়াছেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের আদেশ ্য পর্যান্ত কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ট্রাইবুনাল স্থগিত না রাখে কিংবা বাতিল না করে, সে পর্যান্ত উহা ভালই হউক আর মন্দই হউক পালন করিতে হটবে ৷ নতবা শাসন বিভাগের পঞ্চে উহা বিপজ্জনক হটবে: থিনি যতই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হটন এই নীতি শারণ রাখিতে হইবে। মহকুমা মাাজিট্টে উক্ত কণ্টে, লোরকে আদালত অব্যাননার জ্ঞা অভিযুক্ত না করিয়া অতান্ত প্রশ্রয় पिशाएकना एकला गाकिएहेंछे अ किठित अकि नकल भारेश বাদীর নামে সমনজারী করিয়াছেন। ইহা বেআইনী কাৰু হইয়াছে।

বিচারপতি বাদীর নামে সমন জারী এবং কাপড় ক্ষেরত দেওরা স্থগিত রাখার আদেশ নাকচ করেন। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেলা কণ্ট্রোলারের প্রতি অবিলম্বে বাদীর আট গাঁইট কংপড় ক্ষেরত দেওয়ার আদেশ দিয়া তিনি তাঁহাকে ভবিশ্বতের জ্বল্ল সতর্ক করিয়া দেন। ক্ষল বজায় রাখিয়া এই আদেশ বর্জমানের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেলা কণ্ট্রোলারের প্রতি জারী করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই রায়ে বর্জমানের কেলা ম্যাজিপ্তেট এবং কেলা সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলারের যে আচরণ প্রকাশ পাইরাছে তাহা হ'হতে বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের অবনতির পরিমাণ অনেকটা বুঝা যায়। মামলা হইরাছে, মহকুমা হাকিম রায় দিরাছেন— অতঃপর হয় উচ্চতর আদালতে আণীল হইবে মতুবা রায় মানিয়া কাজ করিতে হইবে। সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলার মহকুমা হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে যে চিটি লিখিয়াছিলেন তাহা

মানিরা লওরা কেলা ম্যাক্তিষ্টের পক্ষে চুড়ান্ত চুর্বলতার কার হইরাছে। এ কেত্রে আবেদনকারীর টাকার কোর এবং লভিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া তিনি হাইকোট পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছেন এবং সুবিচার লাভ করিয়াছেন। সহায় সম্বলহীন দরিদ্র বছ লোককে সিভিল সাপ্লাই কর্তাদের তু**ট** করিতে না পারার অপরাধে লাম্বনা ভোগ করিতে ও ক্ষতিগ্রন্থ হুইতে হয় বলিয়া বহু লোকের বিশ্বাস শ্বিয়াছে। ছোট বভ সর্বশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর একটা বড় অংশের মধ্যে প্রণামী না পাইলে জব্দ করিবার মনোরন্তি যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে অনেকের সেইরূপ অভিজ্ঞতা হওয়ায় এইরূপ শারণা বদ্ধমূল হইতেছে। উপরোক্ত মামলায় পুলিস অভি-্যাগের কারণ নাই বলিবার পরেও কেলা কণ্ট্রোলারের এরপ আচরণ এবং কেলা মাাকিষ্টেট কর্ত্তক তাঁহাকেই সমর্থ নের দৃষ্টান্ত জনসাধারণের এ আশকা যে অমূলক নয় তাতাই প্রমাণ করিতেছে। বর্দ্ধমানের কেল। মার্শিষ্টেট এবং সিভিল সাপ্লাই কড়ে লার ছুই জনকেই এই ঘটনার জ্ঞ यथारयाशा माखि मिया अविलास जाका त्थाभरनार्हेत मातकर জনসংধারণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ এই মামলার ফল জন-চিত্তের উপর অতান্ত খারাপ হইবে।

#### ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতা

কলিকাতার ভারতীয় এসোসিরেটেড চেম্বার্স ক্রফ ক্ষাদেরি বাধিক সভায় ডা: মাধাই এবার অভিভাষণ দিয়া-এই সভায় বড়লাটদের বস্কৃতা করাই ছিল পুরাতন প্রথা, পঞ্জিত নেহরুও এই সভার অভিভাষণ দিয়াছেন। এবার আসিয়াছিলেন ভারতের অর্থসচিব ডাং মাপাই। সাময়িক বৈষ্যিক। সম্প্রাসমূহের পরিচয় এই সভার বক্ততাটিতে পাওয়া যাইত এবং বছলাট ঐ সম্বন্ধে সরকারী নীতি বাক্ত করিতেন : এবার কিন্তু তাহা দেখা গেল না। সভাপতি মিঃ এলকিন্দ কয়েকটি বান্তব সমস্তার কথা তুলিয়াছেন এবং ডা মাধাই কতকগুলি মামূলী ফাঁকা কথায় কর্ত্তবা সমাপন করিয়াছেন ! দাং মাধাইয়ের বক্তৃতার সার কথা তিনটি, ব্যবসায়ে টাকা লগী করা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, উন্নয়ন পরিকল্পনার বরাদ হ্রাস সাময়িক ভাবে করা হইয়াছে, প্রথম প্রযোগেই স্থাবার বাড়ানো হুইবে এবং পাকিস্থানের সঙ্গে বাবসা-ণাণিজ্যের ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার আশা ভারত-সরকার এখনও রাখেন। প্রথমটির বিশেষ কোন লক্ষণ আমরা দেখিতেছি না। দ্বিতীয়টি আমরা অনাবশ্রুক বোধ করি এইক্স যে, বাধীনতার পর সরকারী কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও ক্টিক্সেন্সি প্রস্তৃতিতে যে বিপুল ব্যয় রন্ধি হইয়াছে তাহা সঞ্চ ভাবে কমাইলেই উন্নয়ন-পরিকল্পনার বরাদে ভাত দেওয়ার প্রাত্তন হইত না। অসামরিক ব্যর এত বেশী বাড়িয়াছে যে, মুজের সবচেরে খারাপ বংসরেও এত খরচ ছিল না। এই দিকটি সম্বন্ধে ভারত-সরকার একেবারে উদাসীন। ভৃতীয়টি ভারত-সরকারের আশা মাত্র, বান্তবের সহিত তাহার সম্পর্ক ক্তথানি তাহার সামান্য পরিচর করাচীর ইসলামিক রাষ্ট্র

সম্মেলনে পাওয়া সিরাছে। "আজাদ কান্সীর প্রক্রেক্টে"র প্রতিনিধিকে ঐ সম্মেলনে আর সমস্ত প্রতিনিধিদের সমান মর্ব্যাদা দিয়া পাকিস্থান বুকাইয়া দিয়াছে ভারতবর্ব সম্বন্ধে ভাহার আসল মনোভাব কি। স্থাবের কথা শুধু এইটুকু যে, ভারতবর্ব পাকিস্থানের পাট ও তুলার উপর নির্ভির করিয়া বসিয়া না থাকিয়া বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেপ্টা করিবে এ কথাটা মাথাই মহাশয় সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন:

বর্ত্তমান সমস্তার সবচেয়ে খাঁটি কথা এবং মূল সমস্তার উল্লেখ করিয়াছেন মি: এলকিন্স। তিনি বলিয়াছেন, "আমর। মনে করি অত্যাবশুক পাগুদ্রবোর মুলা বিশেষ পরিমাণে হ্রাস করার উপর সরকারের সমন্ত পরিকল্পনা নির্ভর করে: খাল্ডের দাম না কমিলে কীবনযাত্রার ব্যয় কমিবে না, অতএব উৎপাদন-বায়ও কমিবে না।" খাছদ্রবোর মুলাহাসের উপর সতাসতাই এখন সমন্ত কাজকর্ম নির্ভর করিতেছে, দাম না কমা পর্যান্ত কোন দিকেই কলকিনারা পাওয়া যাইবে না। অপচ আমরা বিশ্বিত হটয়া দেখিতেছি বীরস্থুম ৭ ৮কিবশ পরগণার করেকটি ভোটের লোভে ডাঃ প্রফুল্ল বোষ প্রমুখ করেকজন অদূরদর্শী নেতা থাজের মূল্য র্দ্ধির জ্ঞ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ এলকিন্সের দ্বিতীয় কথা, শুমিক ছাঁটাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দিল্লীতে কেন্দ্ৰীয় শিল্প সম্মেলনে শ্ৰমিক প্রতিনিধিরা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের যুক্তি মানিধা লইরাছেন। তিনি বলিয়াছেন ্য, দশ বংদর পুর্বের ভারতীয় শ্রমিকের মন্থ্রী কম ছিল বলিধা ভারতে শিল্পেরতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে: এখন উচা অতাধিক বলিয়া শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতেছে। আমাদের মনে হয় মজুরী রদির সহিত সঞ্চিত রক্ষা করিয়া যদি শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়িত তবে ্বেশী মজুরী ক্ষতির কারণ হইত না, কিন্তু ছঃখের বিষয় কার্যাতঃ তাতা ঘটে নাই বরং বিপরীত অবস্থাই দেখা দিয়াছে। মজুরী রদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমিকরা কা<del>জে</del> ডিলা দিয়াছে, অনুপ্রিতি এবং শুগলার অভাব বাড়িয়াছে, উৎপা-দনের অনুপাত পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে : বর্ত্তমান অবস্থায় মজুরী র্দ্ধির দাবি তোলা শিল্পের পক্ষে অনিষ্টকর এবং পরিণামে শ্রমিকদের পক্ষেই ক্ষতিকর ইহা অগ্রান্থ দেশের শ্রমিকেরাও বুঝিতেছে। ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ছোষণা করিয়াছে ্য্মজুরী রঞ্জির দাবি এখন বন্ধ রাখা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কিন্ধ প্রতিব্ধনে উৎপাদনের অমুপাত বৃদ্ধির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি দিয়াছে। আমেরিকায় ইহা অতান্ত সফল হইয়াছে। ব্রিটেন, রাশিয়া, সুইডেন, সুইব্রারলাণ ও, ক্রাপান প্রভৃতি দেশেও শ্রমিকের। এবিষয়ে খুব মন দিয়াছে। রপ্তানী বাণিক্ষ্য বাড়াইতে वहें ल डेल्भामन वास कमाहेट वहेंदर धर मधुती किंक तारिता উৎপাদন বায় কমাইতে হইলে মন দিয়া বেশী করিয়া কাজ করিতে হটবে এটা তাহারা বুঝিয়াছে, কিন্তু আমাদের শ্রমিক-দের একথাটা এখনও ভাল করিয়া বোঝানো হয় নাই। এখানে ক্ষ্যানিষ্টদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া শ্রমিক মহলে সন্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে মন্তুরী রৃদ্ধির লড়াই এখনও চলিতেছে।

এদিকে এখন সমন্ত শ্রমিক নেতার মন দেওয়া দরকার।
আমাদের নিজেদের বারণা এই যে, যদি শ্রমিক ও কর্মী প্রকৃত
সততার সহিত উৎপাদন র্দ্ধিতে তাহার মন ও শক্তি নিরোগ
করে তবে হাঁটাইয়ের কথা উঠিতেই পারে না, কেননা সকল
ক্ষেত্রেই এখন সক্ষম কর্মীর অভাব আছে। মঙ্কুরী ও মাগ্রী
ভাতা বাড়াইয়া কাঁকিবাজ ও ফন্দিবাজের পথ সহজ্ব না করিয়া
শ্রমিক ও কর্মীর উচিত লাভের অংশে মন দেওয়া। উৎপাদন
অবিক ও ক্ম মূল্যে হইলে লাভ বেশী হুইতে বাবা।

## চিনির ভেল্পীবাজি

কি করিয়া চিনি—কল, গুদাম ৩ দোকান হইতে গত আখিন মাসে উধাও হইয়া গিয়াছিল, তার কারণ বুঝিতে পারা মাইবে কেন্দ্রীয় আইন সভার নিম্নলিখিত বিবরণে—গত ১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নবেম্বর) তারিখের প্রশ্নোত্তরে। আইন সভার স্পীকার শ্রীমবলফার আধিন মাসে চিনি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে অফুমতি দেন নাই; সেই দিন বলিয়াছেন যে শীঘাই আলোচনার জন্ম একটি দিন ধার্যা করিবেন।

পশুত হাদয়নাথ কুঞ্জর এইরূপ মপ্তবা করেন যে চিনির ছ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গব-র্মে টের হাতে এতংসম্পর্কিত সাধারণ তথ্যও নাই: ইহা আশ্চর্যোর বিষয়:

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহর বলেন, আবোচনার প্রের গবর্মেন্ট কর্ত্তক প্রাপ্ত তথাদি সম্পর্কে তাঁহারা সদস্তগণকেও ওয়াকিবহাল রাখিতে চাতেন; গবর্মেন্ট আলোচনার পূর্বে সদস্তগণের মধ্যে তথাদির একটি নোট বিতরণ করিবেন।

পণ্ডিত কুঞ্জুরুর মন্তব্যের পর খাঞ্চসচিব ঐক্তারামদাস দৌলতরাম চিনি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি দেন।

শ্রী টি, টি, ক্ষমাচারী—খাজসচিব কি তাঁহার বিবৃতিতে যে সকল স্থানে চিনি পাওয়া যাইতেছে না সে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন ? (হাস্তা)

শ্রীক্ষরামদাস— আমি যে সকল স্থানে তদত্ত করিশ্বাছি সেই সকল স্থানের মূল্য উল্লেখ করিশ্বাছি:

শ্রী অন্ধিতপ্রসাদ কৈনের একটি প্রশ্নের উগুরে পাঞ্চচিব বলেন যে, প্রাদেশিক সরকার গুলিকে চিনির কলের ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের মন্ত্রত আদিক করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

কুঞ্জর আটক করার নির্দেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে বাবসায়ীদের মজুত মাল ধরার জ্ঞা প্রাদেশিক সরকার-গুলি কি বাবসা অবলম্বন করেন গ

খাখসচিব—প্রাদেশিক সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থা-বলীর বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পারিব না।

ক্ঞ্জক—আটকের নির্দেশ কারীর পর প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তক মজ্ত ধরার কার্যাকরী বাবস্থা অবলম্বনের পূর্বের বাবসায়ীগণ যথেষ্ঠ সময় পাইয়াছে বলিয়া যে গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা কি আপনার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই গ थामामित-- वहेर् भारत।

কুঞ্জর ইহা কি সত্য যে আটক করার নির্দেশ স্থারী হুইব'র পর ১০ হুইতে ১৫ দিনের মধ্যে ডিলারদের চিনি দেওয়া হয় নাই।

খান্তসচিব—আটক করার নির্দেশ দেওয়ার পর প্রদেশগুলির বরাদ বন্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়; প্রত্যেকটি কারখানার কি পরিমাণ মাল আছে তাহা না জানিয়া বরাদ ঠিক করা যায় না। সেইজ্ঞ কারখানাগুলির মজ্ত মালের পরিমাণ জানাই প্রথম প্রয়োজন।

খাভ্যসচিব বলেন যে, ব্যবসায়ীদের ফাটকাবান্ধী ও বর্তমান বংসরের উৎপাদনের একটি মোটা অংশ ইতিমধ্যেই বিক্রীত হইয়াছে এবং ফলে চিনির অভাব দেখা দিতে থারে বলিয়া সিভিকেট কর্ত্তক বিরতি প্রকাশের ফলেই মূলা র্দ্ধি হইয়াছে।

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সিঙিকেট রপ্তানি বাণিজ্ঞা তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া-ছেন। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে স্থানে স্থানে অনিয়ন্ত্রিত মজুত চিনির মূল্য মণ প্রতি ৬০১ টাকা পর্যান্ত উঠে।

শ্রী আর, মালবোর প্রশ্নের উত্তরে খাছসচিব বলেন যে, ভারত-সরকার চিনির অভাব দূর করার জ্বগ্য বিদেশ হুইতে চিনি আমদানি করিতে চাহেন না।

গাঞ্চসচিব এটোলতরামের উত্তরে আমরা ছই-একটা কথা বুঝিতেছি। কলে উৎপন্ন চিনি সম্বন্ধ কোন হিসাব হাঁহারা রাখেন না; বিদেশ হইতে চিনি আনিয়া তাঁহাদের নিয়ন্ত্রাধীনে বিশ্রণ করিবার সাহস ও শক্তি তাঁহাদের নাই। এই গুক্ষমতার কারণ সম্বন্ধ কোন গবেধণা করিব না। সর্দার প্যাটেলের অমুরোধ-উপরোধে ফটিকাবাল্লের মন যে গলি-য়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাইলে সুধী হইতাম। এই অবস্থা দেখিরা মনে হয় যে, ১৯৩২ সাল হইতে চিনি শিলকে রক্ষা করিয়া দেশের লোকে ভুল করিয়াছে।

দেই কথাই "গণ-বাণী" পত্রিকার ১৭ই **অগ্রহায়ণের** সংখ্যায় জালোচিত হইয়াছে। সহযোগ বলিতে**ছেন** ই

সতেরো বছরে এই হান্ধার কো**টিয় বেশী টাকা** ভারত বর্ষের ৩৫ কোটি লোক বিহার ও **যুক্তপ্রদেশের ছয় লক্ষ্** চাধী ও শ্রমিক এবং শত ছয়েক **ইউ-পি,** ভার্টিরা, পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী এবং ইংরেজকে ভাগ করিয়া দিয়াছে। গবত্রেণ্টিও ইহার এক বড় চাকলা আদায় করিয়াছেন।… যে তথ্যের উপর এই মন্তব্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহাও আমাদের পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি:

১৯৩২ হইতে ১৯৪৭ পর্যান্ত মোট ১,৬১,১৮,৩৩০ টন স্বর্ণ ৪৩,৫১,৯৪,৯৯১ মণ চিনি উৎপন্ন হইরাছে। বাংসরিক উৎপাদনের আলাদা হিসাব অঙ্কের বাহল্য ডরে দেওরা ইইল না, বাহাদের প্রয়োজন তাহারা ১৯৪৭সালের টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টের ২২ পৃষ্ঠা দেখিয়া লইবেন। ৮ টাকা মণ ডিউট বসানোতে ঐ পরিমাণ দাম কৃত্রিম

ভাবে বাড়ানো হইয়াছে এবং ক্রেতাদের সন্তা জ্বাভা কিউবার চিনির পরিবর্ত্তে চড়া দামে দেশী চিনি কিনিতে হুইয়াছে। ১৭ বংসরে ক্রেতারা এই ভাবে শুধু শুঝ-বাবদই চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ম দিয়াছে—৪০,৫১,৯৪,৯৯১ ×৮=৩৪৮,১৫,৫৯,৯২৮,।...

সংরক্ষণ শুকের আমলে চিনির কারবারে মোট আয় এবং ভাগাভাগির একটা মোটামুটি হিসাব এইরূপ দাঁভায়—

চিনি লর্ড ( ১৬৬ মিল )— বড়জার ১০০ চিনি ব্যবসায়ী (উচ্চতম পাইকার) বড়জোর ৫০১ শ্রমিক ১ লক্ষ্

চিনির কারখানার মধ্যে বিহার মুক্তপ্রদেশের অংশ শত-করা ৮০ ভাগ।

মোট উৎপল্প চিনির দাম (গড়ে ১৬ টাকা দরে, কার-খানার দাম, বাজার দর নয় ) ৬৯৬,৩১,১৯,৮৫৬ টাকা সংরক্ষণ শুরু বাবদ অতিরিক্ত লাভ ৩৪৮,১৫,৫৯,৯২৮ ,, এবন প্রশ্ন এই যে, সংরক্ষণ শুক্ষ রাখা আর একদিনও উচিত কিনা :

## রেল-বিভাগের কার্য্য

দারতীয় রেলসমূহের চিফ কমিশনার শ্রী কে. সি. বাধলে
্বাথাহয়ের রোটারি ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই বিভাগ থে
তিনটি নীতিতে পরিচালিত হয় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
ইপ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রচার বিভাগের প্রধান কর্ত্তা কর্তৃক
পরিচালিত "যোগাযোগ" পত্রিকার গত ১৪ই কার্ডিকের
সংখ্যায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। নিমে তাহা তুলিয়া দিলাম:

বাবসা সম্পর্কিত দিক হইতে বিচার করিলে এক শ্রেণীর ক্রনগাধারণ উহাকে প্রকৃত ব্যবসা নীতির উপরে নির্ভর করিয়াই চালিত হইতে ইচ্ছা করেন ৷ দ্বিতীয়তঃ ক্রাতীয় সম্পদের দিক হইতে অগু এক শ্রেণীর লোকেরা উহা সমাক্ষতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত হইবার শক্ষপাতী; তৃতীয়তঃ ক্রনসাধারণের অত্যাবশুক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উহার শাসনকার্য্য পরিচালনার যাহাতে সাধারণের স্বার্থ রক্ষা হয় তাহার ইচ্ছা অপর এক শ্রেণীর লোক পোষণ করেন।

এই নীতি-ত্রয় সম্বন্ধে সাধারণ নাগরিকের বর্তমানে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু সমস্ত নীতির উর্দ্ধে রেলওয়ে পরিচালনায় যে সততার অভাব আমাদের সকলকে প্রতিদিন 
শীড়িত করে, তংসম্বন্ধে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সন্ধাগ থাকিলে
আমাদের যন্ত্রপার লাঘব হইত। রেলগাড়ী হয়ত বেশী সংখ্যায়
চলিতেছে; সময়মতও পৌছিতেছে। কিছু যে রোগের কথা

আমরা উল্লেখ করিলাম, তাহার কোন চিকিৎসা হইতেছে না। রেলওয়ের অধন্তন কর্মচারির্দের এই বিষয় কি কিছুই করণীয় নাই ? রেলকর্মীকে আগ্নমধ্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞান দিবার কি কেন্দ্রই নাই ?

#### পশ্চিমবঙ্গের গণ-মনে বিক্ষোভ

"গণ-রাজ" মুশিদাবাদ কেলা কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র। এই পত্রিকার ১লা অগ্রহায়ণ তারিবের সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে:

···
ालाक भाग कतिराज्य (य किनाजां के क्रमाव ष्ठान रघशात्म कीवनशाद्रत्यद श्रास्त्रक्रीय উপকরণগুল প্রচুর পরিমাণে সহজ্বভা হইবে। ফলে গ্রামগুলি আবার পরিত্যক্ত হইয়া যাইতেছে। বর্ষার সময় পল্লী অঞ্চলের রাস্তাঘাট ওলি ছগ্ম হইয়া যায়। কিন্তু সরকার হইতে এই সকল রাস্তার সংখ্যার সাধিত হয় নাই। অথচ কলিকাতা मश्दात क्या जुगर्ज्य-(तल bलाहालत পরিকল্পনা এই সরকারই গ্রহণ করিতেছেন। পল্লী অঞ্চলে ও মফস্বলের অগ্যাত কেলার সহরগুলিতে যথন রাত্রে আলোর অভাবে অমাবস্থার অন্ধকার বিরাক্ত করে তথন কলিকাতার হাওড়া এীককে তীব্রতর আলোকমালায় সক্ষিত করিবার সরকারী পরিকল্পনা আমাদের শুনিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশৃত হওয়া উচিত নহে যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্যাক্রম কংগ্রেসের প্রমহান আদর্শের পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে এবং একমাত্র সেই কারণেই জনসাধারণ প্রতাক্ষভাবে তাঁচাদের উপর বিরক্ত চইয়া পরোক্ষভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। বিকেঞ্জী-করণের নীতিই হইল কংগ্রেসের মূল নীতি। কিঞ্জ পশ্চিমবঞ্সরকারের গুরুত্ত নীতির ফলে সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশ একমাত্র কলিকাতা মহানগরীকেই কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেসের মূলনীতিকে বিপর্যান্ত করিয়া দিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি লক্ষা করিয়া আমরা এই আশঙা প্রকাশ করিতেছি: প্রতিষ্ঠান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের এই বিষয়ে দায়িত্ব রহিয়াছে। আমরা আশস্কা প্রকাশ করিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কংগ্রেস-পরি-চালিত হইলেও কংক্রেসের আদর্শ অত্যায়ী সরকারের কার্যাঞ্জম নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। সরকারের কার্য্যের ফলে জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি অসম্ভষ্ট হইয়া পড়িতেছে ও কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত কর্ম্মপদ্ধার প্রতি সন্দেক্তর ভাব পোষণ করিতেছে: দেশে এই অবস্থা ও আবহাওয়া চলিতে দেওয়া আদৌ সঞ্চ নহে ৷...

"গণ-রাক্ষ" এই মন্তব্যে প্রদেশব্যাপী অসন্তোধের রূপদান করিয়াছেন। "প্রবাসী"র বর্তমান সংখ্যায় অস্তাল প্রিকা ক্রইতে ঘানা উদ্ধৃত করা হট্মাছে, তানাও এই অসম্ভোষের পরিপোষক। ভিষক্-শ্রেষ্ঠ ডাঃ বিধানচন্দ্র রাম এট রোগের কোন চিকিৎসার কথা ভাবিতেছেন কি ?

#### ম্যালেরিয়া জুর

প্রায় জিশ বংসর পূর্বেডাঃ নীলরতন সরকার বলিয়াছিলেন ছে, এক ম্যালেরিয়া রোগের ফ্রপায় বাঙালীর উপার্জ্জন
প্রতি বংসরে প্রায় ৪ কোটি টাকা ক্মিয়া যায়। আৰুও
সেই অবস্থার বিশেষ প্রতিকার হুইয়াছে বলিয়া মনে ক্রিবার
কোন কারণ নাই। বর্দ্ধমানের "দামোদর" তার এই বার্থতার
কণা বলিতেছেন:

দারুণ ম্যানোরয়া—ঔষধ ও চিনি না পাওয়ায় কর্ণসাধারণের কন্তের সীমা নাই। এবারে এ-অঞ্চলে অঞ্চল
পুঁটিমাছ পাওয়া থাইতেছে। তাহার টক থে যত
পাইতেছে ততই তাহার ম্যালোরয়া হইতেছে। রায়না
হইতে একজন লিংয়াছেন— এগানে ম্যালেরিয়ার তাওব
প্রক্রইয়াছে। অধিকাংশ বাড়িতেই কেই স্কর্ম অবস্থায়
নাই। কুইনাইন এমনকি প্রপুঞ্চনের ট্যাবলেইও
ম্লিতেছে না। বাজার হইতে চিনি অদৃশ্য ইওয়ায়
ম্যালেরিয়াত্রও রোগীরা সাগ্য পাইতেছে না। মামুধ
মারলে সংকার করিবার লোক পাওয়া যায় না

এই ঋনপদ-বিধ্বংসী ব্যাধিব প্রতিকারের উপায় অঞ্চানা
নাই। একজন চিকিৎসক-প্রধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী;
তাহার আমলে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা
করিবার যে কোন ব্যাপক উপায় প্রবর্তিত ইইয়াছে; তাহার
সাথ কিতার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। প্রমাণ থাকিলে
বর্জমান, বীরভূম হুইতে এরপ মস্তব্য শুনিতে হুইত না।

বর্ত্তমান খাছ-সঙ্কতি কালে যথন ধান খরে তুলিবার সময় হইয়াছে তথন যদি "চাষীমজুর আদি পাট-পারণে শুট্রা খাকে" তবে পশ্চিমবঙ্গে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের সার্থ কতা কোথায়? অন্ত দেশে এই অবস্থায় ফুল কলেন্দের ছাত্রবন্দ ধান খরে তুলিয়া দিবার দায়িও এহণ করিত; শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করিবার দায় হইতে পিতামাতাকে কর্মকং মুক্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। আমাদ্রের "বাবুর" দেশে তা হইবার ক্রো নাই; পার্কে রাভায় ক্রোগান আওছাইয়া আমাদের দেশের ভবিয়্যং গঠনকারীয়া কর্মব্য সম্পাদন করেন, "বিপ্লব চিরক্ষীবী" করেন, এবং শিক্ষেদ্রে ভবিয়্যং অন্ধলরে ভ্রাইবার ব্যবস্থা করেন।

## ভারতরাষ্ট্রদ্রোহী চোরাকারবারী

গত ১৩ই অগ্রহারণ তারিখের "রুগান্তর" পত্রিকার স্থার-বল প্রকামগল সমিতির র্থা-সম্পাদক শ্রীভোলানন্দ ব্রন্ধচারী মৃত্যুলুরের মিন্নলিখিত বির্তিট প্রকাশিত ত্ইরাতে। পশ্চিম- বঞ্চের মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি এই চোরাকারবারের প্রতি সাকর্ষণ করিতে চাই:

"হিঙ্গলগঞ্জ হইতে একজন বিখ্যাত অবাঞ্চালী ব্যবসায়ী আরও কতিপয় ব্যবসায়ীর সহিত প্রতি সোম ও শুক্রবার এই भौगारस्त कानिमी नमीत जीतव कानावेकामित वार्ष विश्वित शकादतत्र माल लहेश यास । अहे हार्टित नामरनहे अकि रिश्ना আছে। পেয়ার নৌকাটি আর একট দক্ষিণে কেলেখালির খাল ও কানাইকাটা গ্রামের সীমানার ছিল। এখানেও একটি তাট আছে: এই সীমান্তের সাহেবখালির ছ্র্নীতিদমন 'আাটিযাগলিং' অফিসার ও বাঁটর পুলিশবাহিনী মিলিয়া… মাল পারাপারের স্থবিধার জন্ত খেরার নৌকাটি এদিককার ভাটের সামনে চালাইবার জন্ম জ্বারী করিয়াছেন: সে কারণে এই হাটের বিভিন্ন গোকানে মালও যাইতেছে প্রচুর: তাজার তাজার টাকার মাল পার করিয়া লইতেছে।...এই হাটটি একদিকে 'পাকিস্থানে মাল চালানী হাট' বলিয়া খাতে वर वह हार्टित कड़ी वार्डिंट वनानकात्र वार्निमा। आभि किष्ट्रीपन चारा এकपिन এই হাটে উঠিয়া श्विमात नोकाम मान চালান দেওয়ার কালে ধরিয়া চালান দেওয়াইয়াছি। হাটের কতা ব্যক্তিটিকে সাবধান করিয়া দিয়াছি: আমার সাবধান করার পরও হাটের কর্ত্তাগণ ও দোকানদারগণ আৰু কয়েক भाभ बतिया উৎসাङ, উভামের সঙ্গে মাল পারাপারের কাৰে লাগিয়া গিয়াছে। এর মূলে রহিয়াছে আমাদের দও্মুওের কর্ত্তা পুলিশ প্রভূদের গোপন চুক্তি ও উদীপনা। হিঞ্জগঞ্জ হটতে যে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীটি প্রচুর মাল পারাপারের জ্ঞ এই হাটে লইয়া আসে, একদিন রাভার মাবে ধরা পড়িয়। ১,১০০ होका अनामी जिल्ला छ। छ। भारेलाछिन...।

"গুপ্তভাবে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইলে যেসব ধ্রন্ধর রাষ্ট্র-দ্রোহী চালানকারী বা সাহায্যকারী ব্যক্তি আছেন, সব প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং তথনই তাহাদের একটি একটি করিয়া উৎপাটন করা সবর্বে ডির পক্ষে সহন্ধ হইবে।

"এই প্রসঙ্গে আরও ছুই একটি বিষয়ে সরকার ও দেশবাসীর 
অবগতির কণ্ঠ লিখিতেছি। কিছুদিন আগে যথন এই 
সীমান্তের হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ দিয়া হাজার হাজার গাঁইট 
কাপড়, মুতা ইত্যাদি পাকিস্থানে চোরাই চালান হইতেছিল, 
সেই সময়ের কিছু পরেই চালানকারী বা সাহায্যকারী সাব্যন্ত 
করিয়া কতিপয় বাবসায়ী ও বস্ত্র বাবসায়ী সমিতির বিখ্যাত 
সভাপতিকে গবর্মে ও এই অঞ্চল হইতে বহিছার করেন এবং 
সঙ্গে সেই সময় কাপড়ের কেনা—বেচা যাহায়া করিয়াছিল 
তাহাদের কাপড় আটক করার সময় উক্ত সভাপতি মহালয়ের 
অফুগৃহীত আপনজনের দোকান খুঁজিয়া পাওয়া য়ায় নাই। 
বর্তমানে উক্ত সভাপতি মহালয় হিঙ্গলগঞ্জের ঠিক অপয়পায়ে 
পাকিস্থানে বসবাস করিতেছেল।

"কেলা ম্যান্ধিষ্টেট শ্রীরবি মিত্র ও মন্ত্রীরপে শ্রীচারুচন্দ্র ভাঙারী যখন হিল্পগঞ্জে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন সেই সময়ে ইনি সভায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বিষ উলগীরণ করিয়াছিলেন। আন্ধ যখন ইনি পাকিস্থানে বসবাস করিতেছেন তখন পাকিস্থান রাষ্ট্রের নাগরিক হিলাবে পাকিস্থানের কল্যাণই যে তাহার লক্ষা তাহা বুকা যায়। তাহা না হইলে ঐভাবে বিষ উলগীরণের পরে পেই রাষ্ট্রে যে সহজে বসবাস করা যায় না তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এদিকে হিল্পগঞ্জের উক্ত সভাপতি মহাশয়েরও অন্ধ বাবসার সাক্ষপাক্ষর্গ বহাল তবিয়তে ছুরাক্ষিরা করিতেছেন, আর পুলিস (ল্যাণ্ডকাইমস্) প্রাক্রিরা করিতেছেন, আর পুলিস (ল্যাণ্ডকাইমস্) প্রাক্রিরা করিতেছেন।

"হিদ্দলগঞ্জের অতি পুরাতন ও গ্তন বাবসায়ীরা একদিন জানিতে পারিল যে, ওখানকার একজন নধীন বাবসায়ী কোনও অদুষ্ঠ ইঙ্গিতে বা কোনও অফিসারের দ্বারার এক আধ বড়া নয়, একেবারে ১০০০ এক হাজার বড়া ডালের পার্মিট পাইয়া গিয়াছে এবং সতা সতাই প্রথম কিন্তী ৩০০ শত বড়া একদিন হিদ্দলগঞ্জে আনিয়া ফেলিল। অতি পুরাতন বিশ্বস্ত বাবসায়ীরা পর্যান্ত যেখানে ৫।১০।১৫ বড়ার বেশী ডাল আনিবার অধিকার আজ স্থদীর্যকাল ধরিয়া পাইতেছে না সেগানে 'ভাহ্মতির'-পেলের মত এই ভাবের পার্মিট পাওয়ার মধ্যে যে গোপন হত্তের খেলা চলিতেছে তাহা সহকেই অম্মান করা যায়। হাসনাবাদ, হিদ্দলগঞ্জের ব্যবসায়ী মাত্রেই জানে উপরি-উক্ত নবীন ব্যবসায়ীর পকেটে নাকি সদাসর্শ্বদা বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ পার্মিট আছেই। এইসব বিশেষ পার্মিট দেওয়ার অর্প যে পাকিস্থানে পার করা তাহা ছিল্লশীল বাক্তিমাতেই বৃধিতে পারিবেন।

"অদৃষ্টের পরিহাসে ইটিগুাঘাট হটতে হিঙ্গলগঞ্জ এলাকা বরাবর…বিভাগ হইবার কিছু পর হইতেই ইছামতী কালিন্দী নদীর উপর এই সীমাস্তে 'কারফিউ' জারী করা আছে।⋯

"এ কারফিউই উপরি-উক্ত মিলিত দলটির জীবনে মাহেল-যোগ আনিয়া দিয়াছে। এই সীমান্তের ইটিঙাঘাট, টাকী, হাসনাবাদ, রামেখরপুর, কাটাখালি, হিঙ্গলগঞ্জ এবং অভাভ জায়গার পুলিস দল লোকেরা জাগিয়া আছে কি না টহল দিয়া দেখে, এবং অভ দিকে যথানিয়মে মাল পাকিস্থানের পারে চলিয়া যায়।

"বাঁহারা এদিককার অবস্থা জানেন ও ব্যবসায়ীরাও বলিয়া থাকেন যে, হাসনাবাদ, হিন্দলগঞ্জে গরিকারের অভাব। থৈ হিন্দলগঞ্জে রবিবার ও বিশেষ করিয়া বৃহস্পতিবারের হাট মুরিতে গেলে লোকের ভীড়ে অনবরত গারে গায়ে থাকা লাগিত, সেই হিন্দলগঞ্জে আক্ষু সমন্ত হাটটাই লোকাভাবে থাঁ থাঁ করিয়া থাকে। এই সব বিশেষ ভায়গায় যে মাল যার, হাটবারেও যথন ধরিদারের ভীড় ধাকে না, তথন থ সব প্রচ্র পরিমাণ মালের কি হয়, তাহার কোনও প্রকার হদিশ্ গবন্দে তি সরাসরি রাখেন কি ?…মিলিত দলটির ষড়যন্ত্রের ভঙ্গ 'সং-ব্যবসায়ীয়া' কিছুই করিতে পারিতেছে না। ভাল লোকও ইচ্ছা থাকিলে বাহির হইতে পারে না, কেননা মাহেন্দ্রযোগ 'কারফিউ'।"

স্থানীয় সংবাদপত্র "সংগঠনী"র গত ১৬ই কাণ্ডিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যেও এই অভিযোগ সমর্থিত হইরাছে: "গত করেক সংখ্যা 'সংগঠনী'তেই আমরা স্থারীর চোরাচালানের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আগিতেছি। আমরা এই সকল ব্যাপার হইতে এই সিন্নান্ত করিয়াছি যে, হাবড়া থানার এই অঞ্চলে (গোবরড়াকা কিংবা মছলন্দপুর) অতিরিক্ত কাষ্ট্র্য তদন্তের স্থায়ী ব্যবস্থা না হইলে এইরূপ চোরাচালান বরা আদে অসম্ভব। বর্ত্তমানে অধিকাংশ সরকারী কর্ম্মচারী, বিশেষ ভাবে কনষ্টেবল-দারোগারা ঘুষ গ্রহণ ছাড়া কোন কাকেই তেমন তংপর নহে।"

ইহা এক কৌতৃকে পরিণত হুইয়াছে। "সংলোক" সংঘবন্ধ ভাবে কিছু করিতে গেলে পুলিসের গুলি খাইতে হন্ধ; গবর্মে ট পুলিসকে শাসনে রাখিতে পারিতেছেন না।

#### তন্ত্রণয় শ্রেণীকে হয়রান

বাঁকুড়ার "ভিন্দ্বাণী" পত্রিকার ১৫ই কার্ত্তিকের সংখ্যার একজন তস্তবায় মহাশয়ের একথানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি তৎপ্রতি আত্মন্ত করিতেছি:

"মহাশয়, জনসংভরণ বিভাগের কি মাধা ধারাপ হয়েছে? লোককে অযথা হয়রান করাই ইহাদের কাঞ্জ? কিছুদিন আগে তাঁতিদের লাইসেন্দ ঝালানোর (Renew) জ্ঞ ১১ টাকার প্রান্দ জমা দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বছদূর থেকে ১১ টাকার প্র্যান্দ্র জমা দিতে ১০ টাকা ধরচ করে প্র্যান্দ্র জমা দিয়ে ফিরে বাড়ী পৌছার সঙ্গে সংক্ষই ছকুম পেলাম, এক টাকার চলবে না, গাঁচ টাকার প্র্যান্দ্র জমা দাও। স্পত্রাং আবার ৪১ টাকার প্রান্দ্র জমা দিতে ধরচ করে আসতে হ'ল। আমরা গরীব লোক, ধাটলে ধেতে পাবো, না ধাটলে বাধা মাহিনা তো আর কেট দিবে না। তা আমাদের এই রকম ভাবে হয়রান করেই কি এরা দেশে কুটির-শিল্পের উরতি করবেন?"

## ভারতের পূর্ব্ব-দীমান্ত

অল্প দিন পূর্বে ভারতরাইপাল শ্রীচক্রবর্তী রাকাগোপালাচারী আসামের রাক্থানী লিলং নগরী হইতে
প্রত্যাবর্ত্তন করিরাছেন। শিলং মিউনিসিপাল বোর্ডের
অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যেসব সাবধানবাণী উচ্চারণ
করিরাছেন, তাহার মন্থাপ আশা করি আসামের মন্ত্রীমঙলী

ব্যবহাদ করিতে পারিতেছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত ভাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ

"ভারতের সীমান্তের অবিবাসী হিসাবে আপনার। আপনাদের গুরুলায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। পূর্বে দেশে শান্তি-শৃত্মলা ও মুশাসনের ক্ষণ্ড গবমোণ্টকে কেবল মাত্র ভারতের পশ্চিম সীমান্ত লইয়াই মাথা খামাইতে হইত, কেননা সর্ববদাই উহা উৎকণ্ঠার কারণ ছিল। কিন্তু এখন পূর্বে সীমান্ত পশ্চিম সীমান্ত অপেক্ষাও অবিকতর উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

"চীনে কি ষটিয়াছে আপনারা তাহা জানেন। এক প্রকার বিনা মুদ্ধেই একটি নৃতন গবলে ওি চীন দখল করিয়া লইয়াছে। একদেশের আডাগুরীণ অবস্থাপু বিশেষ সঙ্কটময় এবং শৃথলা স্থাপন ও শাসনবাবস্থা অব্যাহত রাখার জনা গবনে তিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। স্থাম ও মধ্যবর্তী অন্যান্য দেশগুলি কিরূপ শক্তিশালী তাহা আমার নাায় আপনারাপ্ত বেশ ভাল ভাবেই জানেন। মৃতরাং এই অবস্থায় আমরা যদি ঐকাবদ্ধ ও শক্তিশালী না হাই, আমরা যদি ক্রটি-বিচ্ছাতি ও বিচার-বিমৃছতা মৃক্ত হাইতে না পারি তাহা হাইলে বিদেশীদের নির্দ্ধেশে পরিচালিত বিশ্বলা ও অরাজকতা সহকেই আমাদিগকে আক্রমণ করার মুযোগ পাইবে।

"রাষ্ট্রের অভ্যন্তরভাগের অধিবাসীরা সময় সময় কলহে মাতিলে উহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিয় সীমান্তে ঐরপ কলহ মোটেই যুক্তিসঞ্চত নহে। ঐক্য রক্ষার জ্বনা আপনাদিগকে সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্ক থাকিতে হুইবে। আমরা যদি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবরে উক্তে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য না করি এবং উহাকে দিনের পর দিন অধিকতর শক্তিশালী করিয়া না তুলি তবে কোন সীমান্তই নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারে না। আমরা যদি ভারত সরকারকে শক্তিশালী করিয়া না তুলি এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেভবন্ধনে আবদ্ধ না হুই তবে আমাদের চারিপাশে যে বিরাট বিশৃথলা ও অরাজ্বতার স্কেট হুইতেছে আমরা কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিব না।"

আসাম প্রদেশ সংহত, ঐকাবদ্ধ নয়। ২৫ লক্ষ আদিম ক্ষাতি, ২৫।২৬ লক্ষ আহোম-ভাষাভাষী ও ২৪।২৫ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী লোকসমষ্ট আসামে বাস করিতেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ইহাদের এক-ভৃতীয়াংশের মতামুসারে পরিচালিত হইতেছে। ২৫ লক্ষ আদিমক্ষাতি নানা গোন্ধীতে বিভক্ত, তাঁহারা নানা ভাষার কথা বলেন। ২৪।২৫ লক্ষ বাঙালীকে "বিদেশী" বলিয়া দূরে সরাইয়া রাধিবার চেষ্টা চলিতেছে। আসামের গবর্ণর পরলোকগত আকবর হারদারী

ছই বংসর পূর্বে আসাম ব্যবস্থাপক সভার এক অবিবেশন উপলক্ষে এই শব্দটিই বাঙালীর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; আসামের মন্ত্রীমণ্ডলীর সন্মতি না থাকিলে তিনি এই বাক্য ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন না।

এই অবস্থার আসামের মন্ত্রীসভা "দীমান্তের অধিবাসী হিসাবে" তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে "সচেতন" এই ক্থার ব্যবহার তর্কের বিষয় হইয়া পড়ে। ভারতরাষ্ট্রপাল ও তাহার মন্ত্রীমণ্ডলী যদি ভারতরাষ্ট্রের পূর্বে সীমান্তের ঐক্যবিধান সম্বন্ধে সম্বাগ থাকিতেন তবে বর্তমান কটিলতা র্দ্ধি পাইত না। আৰু যে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার দীপটে ভারতের ঐক্যের কল্পনা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার উপক্রম হাইয়াছে তাহা তাঁহারা বাধা দিতে পারেন নাই। এীগোপী-নাপ বড়দলৈয়ের মন্ত্রীসভা গণ-ভোটের সময়ে এইট জেলাকে বিসর্জন দিয়াও নিরুদ্বেগে রাষ্ট্র শাসন করিতেছেন: যেগব শ্রীহট্রবাসী রাজকর্মচারী ভারতরাপ্তকে সেবা করিবার দায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বঞ্চনা করিয়াও পার পাইয়া গেলেন: আসামের বাঙালী বসতি অঞ্চল হইতে "পাকিস্থানীরা" ধণ্ড খণ্ড স্থান ছিনাইয়া লইতেছে: এই মন্ত্রীমণ্ডলী তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না! এখন প্রশ্রের পাইরা যদি ভারতরাষ্ট্রের পুর্বোঞ্চলকে তাঁহারা আরও বিপন্ন করেন তবে সেই সংবাদে আমরা আশুর্যাধিত হইব না। আপনি মঞ্জিয়া লকা মঞাইয়া-ছিল রাবণ: রামায়ণের সেই সাবধানবাণী বিংশ শতানীর মধাভাগে উচ্চারিত হইতেছে।

## ইস্লামিস্থান

"পাকিস্থানের" মোসলেম লীগ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি চৌধুরী বালিকোজ্ঞমান মোসলেম জাহানে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীব্যাপী মোসলেম দেশসমূহের শক্তি-সামর্থ্য সংগঠিত করিবার জ্বন্ত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকল দেশেই নাকি অমুভূত হইরাছে; অবচ দেবিতেছি যে, কারেদে-আজ্ম কিয়া-প্রতিষ্ঠিত "ডন" পত্রিকা (করাচী ও লাহোরের "পাকিস্থান টাইমস্ও" এই ক্লনার বোর বিরোধী) এবং ভারতরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহ এই ক্লনাকে হাসি-ঠাটা করিয়া নস্যাং করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্থানী সংবাদপত্রের বিরোধিতা ও আমাদের সংবাদপত্রের হাসি-ঠাটার প্রেরণা এক হইতে পারে না। তবুও এইরূপ একাত্মতা কৌতুক্তনক।

আমরা কিন্তু এরূপ কল্পনার মধ্যে একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইঙ্গিত দেখিতেছি। ইস্লামপদ্বীদের এই কল্পনা সন্ত-প্রস্থাত নর। প্রত্যেক জাতি, সমাজ এরূপ একতার কল্পনা করিরা থাকে। মানব-সমাজের আদি হইতে বান্তব অবস্থার আখাতে, মানব প্রকৃতির সন্ধীর্ণতার আখাতে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। হিন্দু ও বৌহরুরে "রাজ্যক্ষবর্তীর" কথা শুনিয়াছি— হাঁহারা সমন্ত হিন্দুপন্থী ও বৌদ্ধপন্থীকে সঞ্জবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা সকল হয় নাই। প্রীষ্টান মুগে বিশ্ববাণী সজ্জের (Universal lurch) কথা শুনিয়াছি; তাহা কল্পনা ও কথারই পর্যাবসিত হইরাছে। "বিহ-নবীর" শিন্ত-প্রশিশ্ববর্গের মনেও এরূপ কল্পনা জাগিয়াছিল; উনবিংশ শতাকীর মধ্যভাগে যখন তুরক্বের সাথ্রাজ্ঞে দুগ ধরিয়াছিল তখন স্থলতান আব্দল হামিদ এই ইসিলামিছানের বার্তা প্রচার করেন। তাহার পরিণতি কি হইয়াছে তাহা আমাদের অনেকে দেখিতে পাইয়াছি।

চৌধুরী থালিকোজমানের চেষ্টা অমুদ্রপ ব্যর্থভার পুনরার্ডি হটবে কি ? ভবিশ্বং তাহা খির করিবে। "ডন" ও "পাকিখান টাইমসের" আপতি মনে হয় এই কল্পনার বিরুদ্ধে নয়: এই ছুই পত্রিকার সম্পাদক্ষয় বর্তমানে এরপ কল্পনার সাথকিতা বুঁ জিয়া পাইতেছেন না। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন—এই যুগদন্ধির সময়ে কে এই "ইসলামিস্থানকে" রক্ষা করিবে ? কোনও মোদ্লেম রাষ্ট্রের সে শক্তি নাই; সমগ্র মোদ্লেম ৰুগতেরও সে সঙ্গবদ্ধতা নাই। বর্ত্তমানে এক্নপ চেপ্তা করিলে হয় মার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র-গোষ্ঠার আশ্রয় স্বীকার ক্রিতে হইবে, না হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর তাঁবেদার হইতে হইবে। এর কোন অবস্থাই সন্মানের নয়। এই ত্মাণণ্ডির সপক্ষে যুক্তি যে নাই, তাহা নয়। কিন্তু হাসি-ঠাটার ব্যাপার ইহা নয়। করাচীতে অমুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতিক সম্মেলন এইরূপ প্রচেষ্টার পরিপোধক। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্ত তার একটা আছে: বিলাতের "ডেলী টেলিগ্রাফ্" পদ্ধিকা মেই কথা ভাবিয়াই বিচলিত হুইয়াছে। ভারতরাপ্তের পক্ষে এই সম্ভাবনার প্রতি মনোযোগ দিতে হ**ইরে**।

## যুক্তপ্রদেশের সর্বার্থক উন্নতি

ডিপেথর মাসের "মডাণ রিভিয়্" পত্রিকার শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় মুক্তপ্রদেশে সর্বার্থ ক উন্নতিকল্পে যেসব প্রচেষ্ঠা চলিতেছে তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিবিয়াছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাহা পাঠ করিবার ক্ষম্ম আমরা অমুরোধ করিতেছি। আমলাতন্ত্রের লাল-ফিতার প্রতি প্রীতি ও অপরাপর যে বাধা ভারতরাষ্ট্রের উন্নতির পথে দাঁড়াইয়া আছে তাহা লক্ষ্পে নগরীতেও অভাব নাই; কংগ্রেসী নেতৃবর্গের ক্ষমতার প্রতি লোভ মুক্তপ্রদেশেও বিভ্যমান। তব্ও সেই প্রদেশে যেসব উন্নতির কথা সতীশবাবু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া স্বতাই মনে প্রশ্ন উঠি—আমাদের এই প্রদেশে তাহা সম্ভব হয় নাই কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সতীশবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা হইতে দ্বের চলিয়া যাইতে ইইবে বলিয়া বর্তমানে সেই চেঙা হইতে বিরভ রহিলাম।

যুক্তপ্রদেশের কুটর-শিল্পের উরতি ও প্রসার করিবার বভ

যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাই সতীশবাবুর প্রবন্ধের প্রতিপান্ধ।
এই উদ্দেশ্যসাধনের জ্ঞা একজন বতন্ত ভিরেক্টর আছেন;
তিনি বাঙালী; তাহার নাম বি. কে. ঘোষাল। প্রদেশের
লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ; তাহাদের মধ্যে
প্রায় ছই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক মাত্র "মহাযন্ত্র" পরিচালিত
শির প্রস্তুতিতে নিযুক্ত; বাকী লোক পল্লীগ্রামের উপর
নির্ভর করিয়া জীবন্যাত্রা নির্ভাহ করেন। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ্
লোক কৃটির-শিরের সেবায় নিযুক্ত আছেন; তাঁহারা বংসরে
প্রায় ১৭০ কোটি টাকা মূল্যের স্রবাদি প্রস্তুত করেন। এই
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রকেশবদেব মালবীর বলিতেছেন
যে, আরও ৪০ লক্ষ্ণ লোককে পুরাতন ও নৃতন কৃটির-শিল্পে
ব্যাপ্ত রাধিতে হইবে।

এই আদর্শের অমুরূপ চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁত-শিলে: তুলা, রেশম ও পশম বুনিয়া গ্রাম্য তাঁতিরা বংসরে প্রায় ৬০ কোট টাকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করেন। সমস্ত কুটর-শিল্পাদির উৎপাদনের এক ততীয়াংশের উপর এই মাদ্ধাতার আমলের একটি যন্তে উৎপাদিত হয়। মন্ত্রী মহাশয় ছ:খ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবরেণ্ট "মহা-যন্ত্রের" মোহে আমাদের কুটির-শিল্পগুলিকে বিমাতার মত ব্যবহার করেন। মিলের রাক্সী ক্ষা হইতে কৃটির-শিল্পকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা এখনও হইতেছে না। একটা দৃষ্টাত দিয়া তিনি এই অবস্থাটা বুঝাইতে চেপ্তা করিয়াছেন। প্রার ৫ সের ওজনের মিলের স্থতার মিলে প্রস্তুত ৩৮ গব মার্কিন মাল বাজারে বিক্রম হয় ২১, টাকাম; তাঁতিকেও সেই পরিমাণ মিলের হুতা কিনিতে হর ২১, টাকায়। হুতরাং অসম প্রতিযোগিতায় সে হটিয়া যাইতেছে। এরপ প্রতিযোগিতার দাপটে ভাঁতি কি করিয়া টিকিয়া আছে সে এক রহস্ত। কিন্তু যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীমণুলীও নিরুৎসাহ হন নাই: তাঁত শিল্পের উৎপাদন বংসরে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের হউক, এই চেপ্লাই ত হোৱা করিতেছেন।

খাদি-উৎপাদনেও মুক্তপ্রদেশ আগাইরা যাইতেছে।
১৯৪৭-৪৮ সালে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ্টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে তাহা বাড়াইরা দেওরা হয় ৯ লক্ষে।
প্রার ১,৫০০ গ্রামে এই অর্থ পৃষ্ঠ খাদি কার্য্য চলিতেছে; প্রায়
১৫,০০০ কাটুনি শিক্ষালাভ করিয়াছে বা করিতেছে; নানা
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কার্য্যে আয়নিয়োগ করিয়াছে;
তাহাদের সংগ্যা ৫২; তাহাদের সাহায্যের পরিমাণ
৬,৭২,৮৭০ টাকা, তাহাদের বাংসরিক উৎপাদনের পরিমাণ
২২ লক্ষ বর্গ গঙ্ক; তাহার মূল্য প্রায় সাড়ে একুশ লক্ষ্টাকা।
খাদি শিল্পে কুশলীর সংখ্যা ১০০৭ কন।

আকের রস হইতে যে বিরাট উপার্জনের পথ এই প্রদেশের লোকসমষ্টর সন্মুধে দেখা দিরাছে ভাহাও লোভনীর। কলের উৎপাদশে শতকরা সান্তে সতের ভাগ
মাত্র ব্যবহৃত হয়; শতকরা ৬৫ ভাগে গুড় উৎপাদিত হয়।
এই গৃহশিল্পের উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৭২ কোটি টাকা। তাল
গাছের রুস হইতে গুড় উৎপাদন এই প্রদেশে একটা ন্তন
শির। ১৯১৮ সালে ইহার প্রসারকল্পে সরকারী চেপ্তা আরপ্ত
হয়। আশা করা যায় যে, প্রায় লক্ষ্ণলোক এই শিল্পের
প্রসাদে শীবিকা উপার্ক্ষনের নৃতন পথ পাইবে। এই শিল্পের
উৎপাদনের মূল্য হইবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ ও মান্রাক্ষ ভালের গুড় শিল্পের আদি স্থান। এই শিল্পের
বিভারে আমাদের প্রদেশেও সরকারী চেপ্তা চলিতেছে।

সরিধার তেলের উৎপাদন মুক্তপ্রদেশের আর একটি প্রধান শিলা। কলে উৎপন্ন হয় সাড়ে সতর মণ তেলে; খানিতে উৎপন্ন হয় ৬০ লক্ষ মণ। খানির সংখা প্রায় ৫০,০০০ হাজার; তাহা বাছাইয়া দেছ লক্ষ করিবার কল্পনা চলিতেছে। সরিধার বীজের উৎপাদন প্রায় সওয়া ছই কোটি মণ, তাহার ম্লা সাছে এক আশি কোটি টাকা। কলিকাতার তেল কল বিসিয়া আছে মুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সরিধার দিকে চাহিয়া। তাহাদের পরিচালকর্দের না আছে সরিধার বীজ সম্বন্ধে য়য়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা, না আছে এই প্রদেশের সরকারের এই শিলা সম্বন্ধে কোন চিঞা; সকলেই মুমাইয়া আছেন।

চামড়া শিল্পে কলই প্রাধাঞ্চলাভ করিয়াছে। তাহাদের উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। কুটির-শিল্পীর প্রস্তুত চামড়ার মূল্য ১০ কোটি টাকা।

প্রায় আড়াই লক্ষ কুমোর তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসায়
চালাইতেছে। তাহাদের উংপাদনের মূল্য সাড়ে সাত কোটি
চালার উপর। সমবায় প্রতিতে ইহাদের সজ্বরদ্ধ করিবার
চেষ্টা চলিতেছে। সরকারী অহুপ্রেরণায় কুমোরদের উরতির
আডাস দেবা যাইতেছে। এই শিরের পরিপুষ্ঠ করিতে
পারে "চীনামাটির বাসন" শিল্প। কলিকাতায় এই শিল্প
গঙ্যা উঠিয়াছে। গৃহ-শিল্পরূপে ইহার সভাবনার কথা
পরীক্ষা সাপেক্ষ। পূর্ববিদ্ধর বাস্তহারাদের সংগঠন করিবার
কল্প শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুরকে যথন তাকা হয়, তথন তিনি এই
বিধয়ে একটা পরিক্রনার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।
আক তাঁহার সাহায্য প্রত্যাগাত হইয়াছে, এবং এই
সম্ভাবনাও অস্কুরে বিনপ্ত হইয়াছে।

ভারতরাষ্ট্রের দিকে দিকে নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিরাছে। সতীশবাবুর প্রবন্ধ তাহার একটা প্রমাণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ছুমাইয়া ভাছে।

## চोत्नत क्युनिक गवत्य के

চীনের ক্য়ানিষ্ট গবর্মে উকে "জাতে তুলিরা" লইবার ক্সামার নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানগণ শিহরিয়া উ**টি**তে- ছেম; তার পররাষ্ট্রসচিব ডিন একিসন ত বলিরা বসিরাছেন যে মাও সে তুং-এর গবখে তিকে স্বীকার করিয়া লইবার আলোচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। অপরদিকে কিন্তু এশিয়ার অনেক দেশই তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষপাতী। ভারতরাষ্ট্রের প্রধান ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রী পশুত জবাহরলাল নেহরু বলিতেছেন বাত্তবকে আর কতদিন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে।

ব্রিটেন নাকি অন্থর হইয়া উঠিয়াছেন স্বীকার করিয়া লইবার ক্ষা; তঁ।হার নাগরিকবর্গের ৪০০ কোটি টাকার মূল-ধন চীনের নানা ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটিতেছে; মার্কিনের মাত্র ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু আমরা মনে করি যে, টাকা-পয়সার হিসাবই এই ব্যাপারের একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। মার্কিন রাষ্ট্র চিয়াং কাই-শেক গবর্মে ন্টের জ্ঞা ৩০০।৪০০ কোটি টাকা বায় করিয়াছে।

এগন মাও সে ভ্ং-এর পিছনে আছেন ষ্টালিন; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, চীনের ক্য়ানিষ্ট নেতা ষ্টালিনের নির্দেশে চলিতে বাধ্য এংং যতদিন টুম্যান-ষ্টালিন ঠেলাঠেলি চলিবে ততদিন পশ্চিম ইউরোপে যেমন প্র-এশিয়ারও তেমনই শান্তি আসিতে পারে না।

ব্রিটেন মার্কিন দেশের হাতধরা। এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়াও সহঞ্চ নয়। পৌষ মাসে কলথো নগরীতে যে রাষ্ট্রমণ্ডলীর সন্মেলন হইবে ধার্মা হইরাছে, সেই সময় মার্কিনের উক্ত ও অস্কুল নির্দেশ ব্রিরা এই বিধয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সগুব: সমস্থা কঠিন সন্দেহ নাই। নিরপেক্ষতার পথে এশিয়া কতদ্র যাইতে পারে ইহাই দ্রপ্রা।

## "আশার কিরণ"

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) তারিখের বাংলা "হরিজন" পত্রিকায় কাকা কালেলকরের গঠনমূলক কার্য্যের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আ্যাদের পাঠকবর্গের নিকট তাহা উপস্থিত করিতেছি:

কোন কারণ নাই, কোনই উদ্দেশ্ত নাই, অথচ লোকেরা গোটা দেশটাকে হতাশার এক মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছে। এই মরুভূমিতেও এগানে সেথানে ছই-একটি মরজান আছে। গাধীগ্রাম সেওলির অগতম।…

পই অক্টোবর গানীগ্রামের দ্বিতীয় বাধিকী ছিল। বন্ধুবর শ্রী জি. রামচন্দ্রন ঐ দিন গানীগ্রামে যাইবার জন্ম জামার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি খুশী হইয়া তাহাতে রাজি হই। শ্রীরামচন্দ্রনের গ্রী ডাক্তার সৌলরম্ গানীগ্রামের উন্নতির জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি তাহা জানিতাম। কিন্তু সে কাজ যে কিন্তুপ ও কতবানি তাহার কোন শারণাই আমার ছিল না… গানীগ্রামের পৃর্বে ও পশ্চিমে পাছাড়। পাছাড়ের মধ্যে গানীগ্রাম স্বাস্থ্যকর কবিত্বমর স্বায়গা। দিন্দিগল ও মাছরার মধ্যে আবাধুরাই নামে রাভার ধারের একটি ষ্টেশনের নিকটে এই গ্রাম।

এই কেন্দ্রে বুনিয়াদি শিক্ষা-কস্তরবা কাজ সমগ্র গ্রাম-দেবা, সকল কাজই করা হয়। এগানে যেসকল কাজ করা হয় তাহার মধ্যে প্রস্তি-আগার, খাদির কারু, চাষ, কুঠরোগীদের দথতি লইয়া তাহাদের আলাদা থাকার বাবস্থা, বহুমুখী সমবায় সমিতি, এইগুলিই প্রধান। আমার সব চাইতে ইহাই ভাল লাগিল যে, এগানকার কর্মীরা নিজেবের কাজ ভাল করিয়া শিপিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজ্ব নিষ্ঠা, সর্বতোমুখী জ্ঞান লইয়া তাঁহারা অভদের শিখাইতেছেন। ছুই বংসরের মত অল্ল সময়ের মধ্যে তাঁহারা যে ফল লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের সর্বতোম্বী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাঁসারা কেবল নিজেদের জেলা হইতেই কয়েক লক্ষ টাকা তুলিয়াছেন। মাদ্রাজ গবর্মেও ইহাদের কাজের সারবতা স্থাকার করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা গ্রামোন্নয়নের যে সকল পরিকল্পনা করিয়াছেন, মাদ্রাঞ্চ গবর্ণমেণ্ট এই কেন্দ্রের মারকত সেওলি কাব্দে পরিণত করার চেষ্টা ক্রিতেছেন এবং ইহাকে বাড়াইবার উদ্দেশ্যে জ্বমি সংগ্রহের চেপ্তা করিতেছেন। সব চাইতে আশার কথা হইল ইহাই যে, গানীগ্রাম গ্রামবাদিগণের ওদাদীগ ভাকিয়া দিতে পারিয়াছে এবং তাহাদের মনে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করিতে পারিয়াছে।

গ্রামে থাহারা কাজ করিতে চান, আমি চাই, তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠান যেন দেখিয়া যান। চারি দিকের হতাশাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও এক লক্ষ্য, মন ও নিষ্ঠা লইয়া যে কি কাজ করিয়া তোলা যায় তাহা তাঁহারা যেন নিজেদের চোবে দেখিয়া যান। গাঞ্চীগ্রাম প্রধানতঃ মেয়েদের প্রতিষ্ঠান, কিন্তু নর, নারী ও শিশুদের সমান ভাবে সেবা করা ইহাদের সংক্রা।

### "দেশী খেলা"

কলিকাতার প্রায় অপর পারে বালিগ্রাম বাঙালীর নাংকৃতিক জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করিয়া লইয়াছে। সেই গ্রামের মাসিকপত্র "সাধারণা" একটা প্রশ্ন করিয়াছেন; তাহার উত্তর দেশকে দিতে হইবে। "দেশ বাধীন হইয়াছে, কেন আমরা দেশী থেলা আরও বেশী করে ধেলব না ?" এই ভাবে ভাত্ক হইয়াই পত্রিকাখানি বালির "বাচ্" শেলার বিবরণ দিয়াছিলেন। তার পর অন্ত একট শেলার নিয়লিখিত বিবরণ দিয়াছিলেন:

"আমাদের গ্রামে দেশী খেলার মধ্যে ক্ষপার্টারই সৰ চেরে প্রচলন। বালিতে সাধারণত: এই কয়টি সমিতি নির্মিত-ভাবে কণাট খেলে—সরস্বতী ব্যায়াম সমিতি, মারুতি ব্যায়াম বিভালয়, বালি বারাকপুর সমিতি, দক্ষিণপাড়া সন্মিলনী, কল্যাণেশ্বর সন্মিলনী, দেশবদ্ধু শ্বতিসঙ্গ, মুবক সমিতি, বালা সমিতি, বালি ইউনিয়ন ক্লাব প্রভৃতি। বালির দল ওলি কলিকাতা, আলমবানার (কৃটিয়াট), বালি, উত্তরপাড়া, বেলুড়, চন্দননগর, গোঁদলপাড়া ইত্যাদি জায়গায় প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞী হয়ে বালির স্থলাম বৃদ্ধি করেছেন। বালির যে সমত সভ্য নিয়মিত কপাট খেলে তারা প্রায় প্রত্যেকেই এক বা হুইটি প্রতিযোগিতা চালায়। এর ফলে গ্রামের ছেলেদের মধ্যে উৎপাহ বাডে। প্রতি-যোগিতার পরিচালকদের প্রতি বিশেষ অমুরোধ এই যে. তাঁরা যেন নিয়মিত অমুশীলনের দিকে ঝোঁক দেন। তা হলে আগামী আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার বালি থেকে আরও বেশী প্রতিযোগী নির্বাচিত হবার আশা করা যাবে। কণাট খেলার উপযুক্ত সময় শীতকাল। তাই এখন থেকে তার তোড়কোড় রীতিমত সুরু হওয়া

এই বিধয়ে একটা প্রশ্ন করিতে চাই। সব খেলারই অভ্তম উদ্দেশ্য সভা-শক্তির আয়োজন ও রছি। বর্ত্তমানে যুে ভোবে এই প্রদেশে তাহা চলিতেছে, তাহার ফলে এই উদ্দেশ্য কভদুর সাধিত হয় ?

## বাঁশ বনাম লোহ

"নাই নাই" করিয়া সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসই অতলে তুবিয়া যাইতেছে। রাইপরিচালকগণ নিঃসহায়ে এই তিরো-ধান উৎসব দেখিয়া যাইতেছেন। অয় নাই, বয় নাই, লোহ নাই—কথা শুনিয়া শুনিয়া দেশের লোকের মনে একটা নিরাশার ভাব ক্যাট হইয়া বিদিয়া যাইতেছে।

কৃষকের স্থীবনে নৌহের প্রয়োজন চাষের লাঙ্গল ও অন্ত কৃষিয়ন্ত্রের জন্ত। তাহা ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যদিও পশ্চিমবন্ধ সরকারের ২২শে অগ্রহায়ণে প্রকাশিত বির্তিতে দেখিতেছি, "এই প্রদেশের নির্দ্ধারিত পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ লোহ ও ইম্পাত চাধীদের জন্ত বর্ত্তমানে সংরক্ষিত আছে।" অথচ সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয় শুনিয়া আশ্চর্যাদ্বিত হইবেন যে, বর্দ্ধমান কালনা-কাটোয়া সাব-ডিভিসনের ৬ বর্গমাইল বিস্তৃতির মধ্যে কামাররা লোহের অভাবে অন্ত রপ্তি অবলধন করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর মুধে এই কথা শোনা গিয়াছে।

্লোহের অন্য ব্যবহারও আছে ; ধরদরকা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনে নানা রক্ষে লোহের ব্যবহার হয়। সেই প্রয়োজন यिकैरिवाय खना এकि वावशाय कथा यथा अपार्य प्राचिश वावशानी नाभ्यूत इरेल छनिए भारेसा अकृ खाश्र छ रहेलाय। द्वशिका छ विद्यानप्रवादका। रहात खल्मकारन नाकि मक्लकाय इरेसा छन। की कि. अन्. वस छां हाएमत अक्षन। विवत भारित या पिता परिता विद्या विद

ভারত-সরকার জার্মান ইঞ্জিনিয়ার আনাইতেছেন আমাদের কলকারথানায় পৃহনির্মাণের জভ; কোটি টাকা ব্যয়ে তার কারথানা হইবে। এই সময়ে এই আবিঞ্চার সময়োচিত হইয়াছে। বাঁশ এখনও আমাদের দেশ হইতে উধাও হইয়া যায় নাই। বাঁশ-ছনের বর পঞ্চাশ-ষাট বংসর টিকিয়া থাকিতে আমরাও দেবিয়াছি। বহু মহাশয় বলিতেছেন বাঁশের আশ্রয়ে সিমেণ্টের ঘর ১০০ বংসর টিকিবে। তাঁহার এই কয়নার সাফল্য আমরা কামনা করি।

#### কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্মাল আমন্দ দান একটা পুণ্য কর্ম ; এই আনন্দপ্রকাশ উপলক্ষে অনেক সময় চোখের জলও উপচিয়া পড়ে। কেদার-নাথ আমাদের নির্মাল আনন্দ দিয়াছেন তাঁহার লেখার মাধামে ; বাঙালী মধাবিত্ত সমাজের জীবন-কথা কহিতে অনেক সময় চোখের জল ফেলিয়াছেন। আজ এই আনন্দের প্রস্তবণ লোক-চক্র অন্তরালে চলিয়া গিরাছেন। তিনি ৮৭ বংসর বরসে দেহ-ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ক্যা-জামাতা দৈহিএকে আমাদের সহাত্ত্তি জানাইতেছি।

বাংলা-সাহিত্যের দিকপাল এই লোকটির আশা-আকাক্ষা অত্যন্ত সরল ও সহজ ছিল। তিনি সেই কথাই ছুই বংসর পূর্ব্বে শুনাইয়াছিলেন তাহার ৮৬তম জনতিথি উপলক্ষে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগপ্ত তারিখের দিন-পঞ্চীতে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্বন্ধনার উত্তরে তাহা লোকগোচর করেন।

"এ-জীবনে ছটি কথা ছিল এ দীনের মনে শ্রিনামকুঞ্চের দর্শন লাভ, বন্ধুত্ব লাভ রবীন্দ্রের পেয়েছি তা। আর কি আছে ? ভাবিনিও এ-জীবনে; আৰু দেখি অকমাৎ দেখাও পেলাম ডতীয়ের— ছিল যাহা আশাতীত স্বাধীনতা অবশেষে
অচিন্তা অভাবনীর, তারো দেখা পোলাম আৰু
এখন মোরে খ্রীপদে লও কুপা করি রসরাক
শেষ কথাটি ব'লে যাই স্বাধীন মোরা স্বাধীন দেশ।"
"রসরাক" তাঁহার পদতলে কেদারনাথকে স্থান দিন।

## বিনয়কুমার সরকার

অধ্যাপক বিনরকুমার সরকারের দেহত্যাগে বদেশী রুগের
মৃতিপৃত আর একটি জীবন-প্রদীপ নিভিন্না গেল। "ডন"
সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র কৃষোপাধ্যার মহাশরের হাতে
গড়া যে সব শিক্ষার্থী দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান বিভারে আত্মনিরোগ করিয়াছিলেন দেশ-বিদেশে বিনরকুমারই তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কীর্ডিমান। তাঁহার জ্ঞানস্থা ছিল
অদমা।

বর্তমান মুগোপযোগী ভাব ও চিন্তাধারার সাধক ছিলেন তিনি এবং তাহার কট্টপাথরে নিজের দেশের সংস্কৃতির নানা প্রকাশকে তিনি যাচাই করিতেন। যেখানে তাহা এই পরীক্ষায় উতীর্ণ হইত, সেখানে তিনি তাহার প্রচারের জ্ঞাদেশবিদেশে ছুরিয়াছেন; যেখানে তাহা উত্তীর্ণ হয় নাই, সেখানে তাহার নিন্দা করিয়া লোকগঞ্জনা সহু করিবার সাহসও তাহার ছিল। সেইজ্ফাই দেখিতে পাই যে গানীবাদ গ্রহণ করিতে অক্ষম হওরার, তিনি বাধীনতালাভের পরেও যথোচিত সন্মান পান নাই।

বঙ্গভাষার একনিঠ সাধক ছিলেন তিনি। বঙ্গীর ধন-বিজ্ঞান-পরিষদ প্রতিঠা করিয়া বাঙালীকে বান্তব অর্থনীতিতে তাত পাকাইবার কর্ত্তব্য নিজের প্রাণের অফুরস্ত উৎসাহে তিনি গ্রহণ করেন। বঙ্গভাষার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে তিনি একটা নিজ্য রীতি প্রবর্ত্তন করেন।

নিরভিমানী, আত্মভোলা এই জ্ঞানযোগীর তিরোধানে আমরা আগ্নীয়ন্ধন বিরোগবাধা অফুডব করিতেছি। তাঁহার স্ত্রী ও কলার প্রতি সহামৃত্তি প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার আত্মা শান্তিলাড করুক!

## কুমারী জোদেফিন ম্যাক্লাউড্

পরমহংসদেবের জীবনকথার রাণী রাসমণির জামাতা মধুরবাব্র একটা বিশিষ্ট স্থান আছে; তিনি ছিলেন খ্রীরামক্তফের ভাগারী। বামী বিবেকানন্দের মার্কিন যুক্তনাষ্ট্রের প্রচার কার্বো ক্যারী জোসেফিন ম্যাক্লাউডের অম্বরূপ একটা স্থান আছে বলিলে অভ্যুক্তি হইবে না। এই মহীয়সী মহিলা ৯১ বংসর বয়সে গত আহিন মাসে তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিরা গেলেন। ১৮৯৩ সালে স্বামীলী চিকাগো বর্দ্ধ-সভার যোগদান করেন। ১৮৯৫ সালে ক্যারী ম্যাকলাউডের সঙ্গে তাঁহার পরিচর হর। সেই অবধি ভারতবর্ষের সেবার

কুমারী ম্যাক্লাউড্ মন-প্রাণ নিরোগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীনীর মন্ত্র-শিস্থা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু "ভারতকে ভালবাসো"—-স্বামীনীর এই অন্থ্রা তিনি ব্রতের মতন পালন করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্ববাণী কর্ম-প্রচেষ্টার তিনি একজন 
ধারক ছিলেন। এই কার্য্যের প্রয়োজনে রাজনীতি হইতে তিনি 
দূরে থাকিতেন; একবার মাত্র তার ব্যতিক্রম হয়। লাট 
লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জনের একটা রাজনীতিক বোঝাপড়ার চেষ্টায় কুমারী মাাক্লাউডের হাত ছিল বলিয়া 
শুনিয়াছি। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহার ২৫ বংসর পর 
ইংরেজের রাজ-ক্রমতা ভারতবর্ষ হইতে অপসারণ করা 
ইইয়াছে। কুমারী ম্যাক্লাউড সেই সংবাদ শুনিয়া গিয়াছেন। 
এই সংবাদে এই "ভারতগতপ্রাণা" নারীর মনে কি ভাবের 
সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কয়না করা কঠিন নয়। সেই কথা মনে 
করিয়া ভাহার স্থতির উদ্দেশে প্রকা নিবেদন করিতেছি।

## হেমেন্দ্রনাথ বক্দী

কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ হেমেক্সনাথ বক্সী ৬৯ বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজ যগন হল ছিল তখন তিনি তাহার অধ্যাপক ছিলেন। সেই স্থুলের অধ্যক্ষ পদ লাভ করার সময় তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি ডাক্তারী শিক্ষার নানা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কচ্যত হন নাই; কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ও বেঙ্গল প্রেট্ কেকাণ্টির তিনি পরীক্ষক ছিলেন। এই পরোপকারী, অক্ষাতশক্র চিকিৎসক্ষের তিরোধানে কলিকাতার সমাক্ষ একজন প্রবীণ লোক হারাইল।

## জ্যোতিভূষণ ভার্ড়ী

৮০ বংসর বয়সে অধ্যাপক ক্যোতিভূষণ ভাছড়ী পরলোকগমন করিয়াছেন। হগলী কলেজে রসায়নশারের অধ্যাপক
পদ গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ করেন।
তারপর প্রেসিডেলী কলেজে আচার্য্য প্রকৃত্তক্র রায়ের সাহচর্য্য
লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয়। তারপর ক্যোতিভূষণ
হক্ষনগর কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে
অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শেষজীবন হৃষ্ণনগরে কাটাইয়াছিলেন। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান এই
জ্ঞানরছের সাহায্য ও উপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছে।
তাঁহার তিরোধানে আময়া তাঁহার আলীয়ন্ধনের সঙ্গে সহায়ভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

#### হ্মরেন্দ্রকুমার বহু

নদীয়া কৃষ্ণনগরের একজন নাগরিক-প্রবানের তিরোধানে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। জীবনের সকলপ্রকার পারিবারিক কর্তব্য প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া ৭৫ বংসর বয়সে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের সরকারী উকিলরূপে ও মিউ-নিসিপ্যালিটির সভাপতিয়গে তিনি জেলা ও শহরের উন্নতির চেষ্টায় জক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। কয়েক বংসর পূর্বেই তিনি আইন ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কর্মনীবনে জাতিবর্ম নির্দ্ধিশেষে তিনি লোকের উপকার করিতে চেপ্তা করিয়াছেন; পরলোকগত আব্দিছুল হকের উন্নতিই তাহার একটা প্রমাণ। রাজনীতি হইতে তিনি দূরে থাকিতেন; কিন্তু ঘটনার পরিবর্তনে তাহাকে একবার হিন্দু মহাসভার সমর্থকিরপে বসীয় শাখার বাংসরিক সভার আরোজনে নিবিপ্ত ইইতে হয়; সেই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চটোপাধ্যায় মহাশয়।

শিক্ষা-বিভারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, বিশেষ করিয়া ব্যবহারিক শিক্ষায়। তিনি স্থানীয় ডন বসকো বিভালয়ের শিক্ষার একজন সমর্থক ছিলেন। জাণানী আক্রমণের আশ্রহায় যবন কলিকাতা হইতে নারীশিক্ষা সমিতি কর্ভুক পরিচালিত "মহিলা শিল্প ভবন" ও শচীক্র মেমোরিয়াল শিল্প-বিভালয় রুষ্ণনগরে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন স্থরেক্রকুমার সংগঠক ও অভিভাবকরণে তাহাদের স্থবাবস্থা করেন। "হিন্দু কল্যাণ প্রতিষ্ঠান" নামে একটি উচ্চ-বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থবিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

যাহারা তাঁহার ব্যক্তিগত পুতকাগার দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার জানস্থা কিরণ প্রবল ছিল; বিজ্ঞানের জতাত্ত আধুনিক গতি পরিণতি সমন্দে তাঁহার কৌত্হলের অন্ত ছিল না। আমাদের সমাক হইতে এরণ জ্ঞানসাথক ক্রমশঃ বিলীন হইরা যাইতেছেন।

#### নিবারণচন্দ্র পাল

ফরিদপুরের বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র পাল দেহত্যাগ করিয়াছেন। বদেশী আন্দোলনের বিপৎ-সঙ্কল পথে ১৯ বংসর বরসে বে জীবনের কর্ত্তবাধারা বহিতে আরম্ভ হর ইংরেজ শাসনমুক্ত ভারতে ৬২ বংসর বরসে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই বিয়ালিশ বর্ষকাল শাসকবর্গের নির্যাতনে, কারাগারের মধ্যে প্রায় তাহার অর্ধেক জীবন কাটিয়াছে। কারাগারের বাহিরে আসিয়াও তাহার না ছিল বিপ্রাম, না ছিল শাস্তি। ১৯০৮ সালে অমুশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়া রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে পদার্পন করিলেও গানীজীর অহিংস আন্দোলনে গণ-জাগরণের বিয়াট সম্ভাবনা দেখিয়া, নিবারণচক্র গানীজী-প্রাক্তিত প্রত্যেক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিপ্লবীর ভাগ্যে গার্হয়া-জীবনের সুথসাছদ্যা সম্ভব হয় না;
নিবারণচল্লের জীবনে ইহাই আবার প্রমাণিত হইয়াছে।
শেষবরসে তিনি হাতসর্প্রস্থ হইয়া কাটাইয়াছেন; তাঁহার
ন্ত্রী-পূত্র-ক্সাকে স্থাধীন রাষ্ট্রের কর্তব্যবৃদ্ধির হাতে হাত করিয়া
ভাঁহার প্রাণিত লোকে চলিয়া গিয়াছেম।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের আর্থিক সম্বট

"রামকৃষ্ণ মিশন" কর্তৃক পরিচালিত "নিবেদিতা বালিকা বিজ্ঞালয়ের" সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক মহাশয় যে আবেদন জানাইতেছেন, তাহা এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। অনেক হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবার এই বিজ্ঞালয়ের নিকট ঋণী। তাহা অপরিশোধ্য। যথন বিজ্ঞালয়ের আধিক সঙ্কটের কথা লোকগোচর হইয়াছে, তথন শত শত বাঙালী পরিবারের উচিত এই সঙ্কট মোচন করিয়া কর্থকিং ঋণমুক্ত হওয়া।

বর্ত্তমান শতাকীর প্রথম দশকে ভারতে যে নবজাতীয়তা উদ্বেলত হইয়া নানাভাবে আগ্রপ্রকাশ করে, সেই যুক্তি স্থানের আয়োজনে নিবেদিতার অবদান ইতিহাসের পৃঠায় অমর হইয়া আছে। বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষিত দেশবাসী সেই ইতিহাস পাঠ করেন না। সেইজ্বত তাঁহারা মনে করেন যে, ভারতে নবজাতীয়তার জ্ব ১৯১৭ সালে। এই মোহের হাত হইতে তাঁহাদের মুক্ত করিতে হইলে চাই নিবেদিতার কর্ম্ব্যাধার বহল প্রচার। সেই কর্ম্ব্যাধার মধ্যে নিবেদিতা বিভালগ্রের প্রতিষ্ঠা; তাহার আদর্শের ও আকৃতির মাহান্মা প্রকৃতভাবে হদরক্ষম করিতে পারিলে আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্বাক্ষা বৃক্তিতে পারিব।

নানা অবস্থার তাড়নায় আমাদের সমাক্ষণীবন বিপন্ন। আত্মবিখাদে দৃঢ় থাকিয়াই আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। নিবেদিতা জীবনে সেই মরণবিজ্ঞাী দীক্ষা বাঙালীকে দিয়া-ছিলেন। গুরুদক্ষিণা দিবার দিন আবার আসিথ্লাছে।

রামকৃষ্ণ মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা-বিভালয়ে সাহায্যের কণ্ড আনেদন

পৃষ্ণাপদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "অশেষ জ্ঞান ও জ্ঞান্ত শক্তির আকর ত্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে স্থপ্তের দ্যার জ্বস্থান করিতেছেন—নেই ত্রহ্মকে জ্বাগরিত করাই শিক্ষার প্রস্থৃত উদ্ধেশ্য।"

এই উদ্বেখ্যাধনে ফ্তসকলা ও ব্রতচারিনী, গুরুগতপ্রাণা, পরমবিছ্মী ভগিনী নিবেদিতা সকলপ্রকার ছ:বদৈন্য স্বেচ্ছার বরণ করিরা ভারতীয় নারীদের মধ্যে যথাপ শিক্ষার বিতারকল্পে প্রায় পঞ্চাশং বংসর পূর্বে একটি বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার প্ত কীবনের অদৃষ্টপূর্বে নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তপন্তা প্রভাবে এই শিক্ষামন্দিরে যে শক্তি সঞ্চিত আহে ভাছার পরিচর গত পঞ্চাশং বর্বের কার্য্য সাক্ষ্যে পাওরা

যাইতেছে। বছসংখ্যক বালিকা-কীবন উহার সহায়ে বিছার
পবিত্র আলোকে উদ্থাসিত হইয়াছে। বহু অন্তঃপুরচারিনা
মহিলা এই মন্দিরে প্রকৃত শিক্ষালাভে ধন্যা হইয়াছেন। দরিতা
কুলবধু শিল্পাদি কার্য্য সহারে কীবিকা অর্জনে ও সমাব্দের
কল্যাণসাধনে সমর্থা হইয়াছেন। এই বিভালয়ে আট শত
ছাত্রীর মধ্যে পাচ শতকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়।

অত্যন্ত ছু:খের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ১৯৪০ সাল পর্যান্ত মাত্র আকাশগৃতি অবলগনে নীরবে শত শত বালিকার সেবায় রত থাকিলেও অর্থ ভাবে ১৯৪৭ সাল হইতে উচ্চ-শ্রেণ গুলিতে বিভালয় কর্ত্পক্ষ বেতন ( যদিও গবর্নমেন্ট নির্দিষ্ট বেতন অপেকা কম ) লইতে বাবা হইতেছেন ৷ বলা বাহুলা, ভাগনী নিবেদিতার আদর্শে অহুপ্রাণিত ও ওরুবুলের আদর্শে পরিচালিত শিক্ষায়তনের পক্ষে শিক্ষার্থীর সহিত এরূপ আর্থিক সম্পর্ক অত্যন্ত বেদনাদায়ক ৷ যাহা হউক, এখনও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ঐরুপ কোনও বেতন লওয়া হইতেছে না ৷ কিও অত্যন্ত ছুংখের বিষয়, অর্থাভাবে শিল্পবিভাগের বছ অনাথা দরিদ্রা নারীকে যথোচিত সাহায়্য করা যাইতেছে না ৷ এই সকল বিভাগকে হুচারুরুরপে চালাইতে হইলে বংসরে আরও অন্ততঃ ৬,০০০ টাকা প্রয়োজন; বর্ত্তমানে যথাসম্ভব বায় সঙ্গোচ করিয়াও বংসরে ৪,০০০ টাকা খাটিত থাকিয়া যাইতেছে ৷

সারদামন্দির ছাত্রী-জাবাদে স্থানাভাব হেতু বহু ছাত্রীকেও স্থান দেওয়া যাইতেছে না। নিবেদিতা বিঞালয় গৃহট স্থলর কিন্তু অতি শীঘ্র গৃহছাদগুলির সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্রক। ইহাতে অনুনে ২০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। এতদ্বাতীত ছাত্রীসংখ্যা-বুদ্ধি পাওয়ায় বিখালয়ের কতক অংশ পৃথক স্থানে করা একান্ত প্রয়োজন। উহার জ্ব্য জ্ব্যি ক্রয় ও গৃহ নিশ্বাণে লক্ষাধিক টাকা বাম্বের সম্ভাবনা। থাহারা বিগত শতকের শেষভাগ ও বর্ত্তমান শতকের প্রথমাংশের ভারতের ইতিহাসের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা চারুকলা ও রাষ্ট্রক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার অবদান কিরূপ মহিমময়। রবীক্সনাথের ভাষায় বলিলে, ভগিনী নিবেদিতা উমার ভায় তপস্থা করিয়া ভারতের আত্মারূপ শিবকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, সেই মহিমমগ্রী নারীর প্রতি থাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁহারা কি নিবেদিতার সর্বপ্রধান সাধন-ক্ষেত্র ও একমাত্র স্মৃতিমন্দিরের রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন না ?

স্বাক্ষরকারীর নিকট বা নিবেদিতা বিভালয়ের সম্পাদি-কার নিকট (৫নং নিবেদিতা লেন, কলিকাতা) সাহায্য পাঠাইলে উহা ধন্তবাদ সহকারে গৃহীত হইবে।

> ( খাঃ ) স্বামী বীরেশ্বরানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক।

# ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার তুইটি অধ্যায়

## 🕮 ননীমাধব চৌধুরী

"শেতকায় বৈদেশিক আর্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণ "প্রেবাদী, আনি ১৩৫২ ) নামক প্রবন্ধ লইয়া আরম্ভ করিয়া প্রবাদীর পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে যে সকল প্রবন্ধ চার বংসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, ইতিপূর্বের প্রবন্ধটি (দির্মু সভ্যতার ক্যেকটি বৈশিষ্টা, প্রবাদী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) সেই দিরিজের এব প্রবন্ধ। আঠাবোটি প্রবন্ধে যে সকল কথা এত দিন ধরিয়া বলা হইয়াছে জাহার মূল স্বেগুলি গুছাইয়া পাঠকের নিক্ট ধরিবার প্রয়োজন আছে।

প্ৰবন্ধ গুলিতে ভারতবর্ষের গুইটি প্রাগৈতিহাসিক সভাতা, সিদ্ধা ও বৈদিক সভাতাকে, ভারতব্যীয়ের ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আরও বিশদ করিয়া বলিলে, সিদ্ধ ক্ষাষ্টি ও বৈদিক ক্লাষ্টির উৎপত্তি ও বিকাশ কোন গোষ্ঠার জাতির দ্বারা ২ইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বত্তমান অধিবাদীদিশের দভিত তাহাদের ি প্রকার সমন্দ্র সাহিত্যিক, পুরাতাত্ত্বিক ও নৃত্তুবৈজ্ঞানিক প্রবাবের আলোচনা করিয়া তাহা নির্ণয় করিবার ১৮%। করা ধ্বর ভূলির মুখ্য উদ্দেশ্য। যে স্কল তথ্য ও প্রমাণ भारताञ्चाद्र व उत्तर व वावशांत्र क्या इहेबारक जाहारमत এবিবাংশ নূতন নহে, অজ্ঞাতও নহে, তবু দেওলি কেন উপেক্ষিত হইয়াছে ভাহার উত্তর পাঠক নিজে দিবার চেষ্টা क्रिर्दिन । এই স্কল ज्ञथा ও প্রথাণের সাহায্যে যে স্কল দিনাত্তে আদা হইয়াছে ভাগে কত দুৱ সম্পত ও বিচাবদ্য ভাগ পণ্ডিত্সমান্ত দ্বির করিবেন ৷ এথানে এইমাত বলা থাবশুক যে, প্রবন্ধগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পুনঃ-পুনং বলিবার গ্রথে। ত্র আছে। সমগ্র আলোচনার ধারাটি যাহাতে সহজে দৃষ্টতে পড়ে এজন্ম এখানে প্রত্যেক্টি প্রক্ষের মূল প্রতিপাত্ত পর পর বলিয়া দেওয়া হইতেছে। খুক্তিতকের বিবরণ যাহারা চাহেন ভাঁহারা মূল প্রবন্ধ-গুলি দেখিবেন। বর্তনান প্রবাস্তর প্রথম অংশে এই ভাবে বক্তব্য বিষয়ঞ্জির চম্বক দেওয়া হইয়াছে। দিতীয় অংশে ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক রঞ্জীর তুইটি অধ্যায়ের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সধল্ম সাধারণ ভাবে ছুই-চারিটি কথা বলা হইয়াছে।

۵

প্রবদ্ধগুলিকে তুইটি সিরিজে ভাগ কগা যাইতে পারে। প্রথম সিরিজের এগারোটি প্রবদ্ধে বৈদিক ও আবেন্ডিক ক্লষ্টি এবং বৈদিক ও ইরাণী আর্যজাতি সপ্তদ্ধে আলোচন। করা হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (শেতকায় বৈদেশিক আর্যজাতির ভারত আক্রমণ—প্রবাসী, আশ্বিন ১০৫২) এক প্রেতকায় বৈদেশিক আর্য জাতি কোন এক সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দাস ও দহা নামে অভিহিত অসভা বা অর্ন্ধসভা আদিবাসী-দিগকে পরাজিত ও বিভাঙিত করিয়া এদেশে আপনাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও সভাতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ও এদেশে গৃহীত এই মতবাদের আলোচনাক্রমে বলা হইয়াছে বে, ইলার সপক্ষেপ্রাতব্বের ও নৃতত্বিজ্ঞানের কোন প্রমানিত তথ্য উপস্থিত করা হয় নাই এবং প্রেদে এই মতবাদের সপক্ষে কোন প্রমাণ পার্য্য না।

উপরের মতবাদের আর একটি অংশ এই যে, আর্থ জাতি দক্ষিণ কশিলা বা উত্তর-পশ্চিয় এশিয়ার থিরগিজ প্রান্তর হইতে মধ্য এশিয়ার পথে বা মেশোপটেমিয়ার পথে ভারতবর্ষে মানিয়াছিল। মেশোপটেমিয়ার পথে আর্ফ জাতি আনিয়াছিল মহোরা বলেন ভাহাদের কাহারও কাহারও মতে আনিবার পথে আফ্রাতির সহিত সেমেটি হ রক্তের সংখিশ্রণ হইয়াছিল। দিতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আ্যাণণ কি দেমেটিক — প্রাণী পৌর্ত্তহেই) এই অংশের স্পক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হয় সেগুলি খালোচনা করিয়াবলা ইইয়াছে যে, এই একন যুক্তি খতমান মাত্র ঝ্রেদ হইতে এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয় যাম না এবং আর্মজাতি যে উত্তর-পশ্চিম এশিয়া বা দ্যাণ ক্ষিয়া বা দ্যাতি ইহা প্রমাণত না হইলে ম্বা এশিয়া বা মেশোপটেমিয়ার প্রের কথা উঠেন!।

পরবর্তী হুইটি প্রবন্ধে (বেদের আয় কাহারা ? এবং ধারদে দাস ও দত্ত —প্রবাদী, হৈত্র ১০৫২, প্রানণ ১০৫০) পরেদের সাক্ষ্য-প্রমাণের বিভাবিত আলোচনা করিয়া পরেদে আর্য, দাস, দত্ত:—পদগুলি কি অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, ধার্যেদীয় স্মাজের কোন্ কোন্ অংশের সম্বত্তে এই সবল পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং দাস ও দত্ত্য, ভারতবর্ষের অসভ্য বা অর্দ্ধ আদিবাদী এই মতের সপক্ষেধ্যেদে কোন প্রমাণ আছে কিনা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে

ব্যে করে হইয়াছে, আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে কৃষ্টিমূলক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে জাতি-বাচক অর্থ দেখা যায়; এই পদ দাধারণতঃ ঋষিকুলগুলির দম্মে প্রয়োগ করা হইয়াছে। দাদ ও দম্যু পদ ঘুণা বা অবজ্ঞাপ্রকাশক, এই পদগুলির কোন জাতিবাচক সংজ্ঞানাই, থানিকটা কৃষ্টিবাচক দংজ্ঞা মাত্র দেখা যায়। কোন গোটী বা ব্যক্তি বৈদিক দেবদেবীর উপাদক হইলেও ঋষিকুলগুলির প্রচারিত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিরোধী বা উহাতে অনাদক্ত হইলে দাদ ও দ্যু পদ তাহাদের দম্মে প্রয়োগ করা হইত।

ইহার পর একটি প্রবন্ধে (প্রেণে দেবতাদিগের মধ্যে ও ঋষিকুলগুলির মধ্যে ছন্দ-প্রবাসী পৌষ, ১০৫৩) ঋর্পেদে ধর্মমন্তের বিরোধ, দেবদেবীর মধ্যে প্রতিছন্ত্রিতা ও পুরুষামুক্রমিক পৌরোছিত্যের উৎপত্তির মন্থন্ধে আলোচনা করিয়া এইরূপ ইঞ্চিত করা হইয়াছে যে, বৈদিক দেবদেবীগণ ঋষিকুলের প্রচারিত ষঞ্জাদি ক্রিয়া ও ঋ্রেদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

পরবর্তী পাঁচটি প্রবংশ্ব বৈদিক আম ও আবেন্তিক আর্য জাতির মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্য-প্রবাদী জৈচি, ১০৫০) পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্নেদ ও আবেস্তার মধ্যে সাদৃত্য ও পার্থকা, এই হুই গ্রন্থ রচনার আমুমানিক সময়, জোবোষ্টিয়ান ধর্ম বিকাশের কয়েকটি তার এবং আর্যজাতির মধ্যে পর্মনতের বিরোধ ও রাজ-নৈতিক কলহের ফলে জোরোধ্রিয়ান ধর্মের অভাদয় ও বৈদিক আর্যগণের ইরাণ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্গ অভিমুখে মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। প্রস্থান. আলোচনাস্ত্রে বলা ইইয়াছে যে, জোরোম্ভিয়ান ধর্মের বিকাশের ইতিহাস হইতে এই ধর্মের অভাদয়ের ফলে বৈদিক আৰ্য জ্বাতি ও আবেন্তিক আৰু ক্বাতিৰ মধ্যে মনান্তৰ হয় ও বৈদিক আৰ্য জাতি ভারতবর্ষন্থে প্রস্থান করে-এই মতের কোনরপ সমর্থন পাওয়া যায় না, বরং মনে হয় যে, আবেন্তায় দেবধর্মে ৷ প্রতি যে আক্রমণ দেখা যায় ভাষা ব্রান্ধণ্যধর্মের উত্তরমুখী প্রসারের বিরুদ্ধে।

ইহার পরের তিনটি প্রবন্ধে প্রাচীন পূর্ব-ইরাণ ও পশ্চিমইরাণের ইতিহাসের আলোচনা প্রদক্ষে বলা হইয়াছে যে,
দেখা যায়, ইরাণী জ্বাতি ও কৃষ্টি এবং জ্বোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের
গতি পূর্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্বে নহে এবং
আবেন্থার বর্ণনা হইতে প্রাচীন আর্যবস্তি আইরিয়ানার
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য-প্রবাসী

কাতিক, ১০৫০) পূর্ব ও পশ্চিম ইরাণের মধ্যে ভাষা ও জাতীয় চরিত্রের পার্থকা, এই ত্বই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাদ, মিডিয়ান ও হাকামনী দাশ্রাজ্যের অভ্যুদয়, গ্রীক আক্রমণ কালে পূর্ব-ইরাণের বিরোধিতার ইতিহাদ উল্লেপ করিয়া প্রমাণ করিবার চেটা করা হইয়াছে যে, পূর্ব-ইরাণ হইতে ইরাণী জাতি ও ইরাণী ক্ষষ্টির সম্প্রদারণ ঘটিয়াছিল। পূর্ব-ইরাণ সপদ্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহাই ছিল আর্য জাতির দেশ বা airyao danhavo এবং এই প্রদক্ষে আর্য জিতির দেশ বা airyao danhavo এবং এই প্রদক্ষে আর্য জিতির দেশ বা মধ্যে ব্যাকটিয়া, পারশ্য ও মিডিয়া অন্ত ভূক্তি ছিল—এই মত বণ্ডন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, পারশ্য ও মিডিয়া আর্যক্ষ প্রহণ করিয়াছিল কিন্তু আর্য-দিগের আদি বাদভূমি নহে।

দিতীয় প্রবন্ধে ( বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আয় (২)—প্রবাদী, চৈত্র ১০৫০) আর্য জাতির দেশ দদদ্ধে আলোচনা আরও অর্থনর হইয়াছে। আবেস্তায় উল্লিখিত আহ্বানাজদার স্বষ্ট যোলটি আযবদ্যতির বিস্তারিত ভৌগোলিক বর্ণনি দিয়া দেখান হইয়াছে যে, এই যোলটি বদত্তির মধ্যে এগারোটি পূর্ব-ইরাণ, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ধের মধ্যে পডে। এই এগারোটি বদতি লইয়া একটি পরস্পরসংলগ্ন ভৌগোলিক অঞ্চল ( compact geographical area ) পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচটি বদতি ইতন্তভ: বিক্তিপ্ত। এই আইবদতির ভালিকার মধ্যে ফার্শ ( পারশ্র) ও মিডিয়া নাই। স্বতরাং আর্য জাতির সম্প্রসারণ যে পূর্ব হইতে পশ্চিম সুবে হইয়াছিল এই মতের দম্বনি পাওয়া যাইতেছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে ( বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য (৩)—প্রবাদী, কৈট্র ১০ ৫৫ ) মিডিগার মার্দির দম্প্রদায়ের অভ্যাদ্যের বিভারিত ইতিহাস, হাকামনী, আর্দিরিভান ও সাসানীয় যুগে তাহাদের প্রভাব ইত্যাদির আলোচনা করিয়া জোবোষ্টিয়ান ধর্মের জন্মভূমি পূর্ব-ইরাণ হইতে আ্যক্তরি পশ্চিম মুগে অগ্রদর্ম হইয়াছিল প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচনার উপসংহারে বলা হইয়াছে বে, প্রাচীন ইরাণের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং কৃষ্টি-শ্রুদারণের ইতিহাস হইতে দেখা যায়, আইরিয়ানা আর্য জাতির জন্মভূমি ও কৃষ্টিকেন্দ্র ছিল। আইরিয়ানার উত্তর সীমানা বোধারণ, মার্ভ, থিবা, দক্ষিণ সীমানা সিন্ধু-গাজেয় অববাহিকা।

ইহার পরের প্রবন্ধে ( আইরিয়ানা ও আর্থ-প্রবাদী, প্রাবণ ১০৫৭) মুরোপীয় পণ্ডিত সমাজে কিভাবে আর্থ পদের অর্থবিক্কৃতি ও অপপ্রয়োগ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গেইউরোপীয় আর্থবাদের উৎপত্তির বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ভাষাবিজ্ঞানী ও পোলিটিকাল

প্রোপাগাণ্ডিষ্ট মিলিয়া এই আর্যবাদের স্বাষ্ট করিয়াছেন। আর্যপদের অর্থ আইরিয়ানার অধিবাদী। আইরিয়ানা হইতে পরবর্তীকালে আইরান্, এরাণ ও ইরাণ নাম আদিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত্দমাজ এই তথ্য বিশ্বত হইয়াছেন বা অগ্রাহ্ম করিয়াছেন যে আর্যপদের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সংজ্ঞ। ও ইতিহাদ আছে, কোন প্রকার থিওরীর সাহায্যে এই ভৌগোলিক সংজ্ঞা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

এই দিবিজের শেষ প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য জাতি ও অবৈদিক আৰ্য জাতি-প্ৰবাদী, কাতিক, ১৩৫৪) আৰ্য জাতির সম্বন্ধে নৃতত্ত্বৈজ্ঞানিক আলোচনার স্ত্রপাত করা রমাপ্রদাদ চন্দের প্রচারিত তাকলামাকান ংইতে আগত গোলমুগু আর্বজাতি ( যাহাদিগকে অবৈদিক আৰ্ জাতি বা Indo-Aryans of the Outer Band বলা হইথাছে ) এবং উত্তর-পশ্চিম এশিয়া বা দক্ষিণ-ক্ষশিয়া হইতে আগত লগামুও বৈদিক আৰ্য জাতি সম্বন্ধে মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, তুইটি ভিন্ন গোঞ্চী-पुरु जालिक जाग वना इहेरल्हा हैहात जर्थ हन মহাশন্ত ইউবোপীয় আঘবাদ গ্রহণ করিয়া এই মতবাদের সঙ্গে নিভের মতবাদ জুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে গোলমুও আর্থ ছাতি লখামুও আর্থছাতির পরে ভারতবর্ষে আহিয়াছিল। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, তাকলামাকান ংইতে আগত এই গোলমুগু জাতি-চন্দের অবৈদিক আর্ষ প্রতি—ভাগ্র যুগের সিন্ধু উপভাকায় উপস্থিত ছিল।

এই প্রসঙ্গ হইতে সিন্ধু সভ্যতা ও সিন্ধু জ্ঞাতি সম্বন্ধে আলোচনার স্ব্রপাত হইয়াছে।

দিতীয় দিরিজের সাতটি প্রবন্ধে সিন্ধু জাতি ও সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম তিনটি প্রবন্ধে সিন্ধু সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতা ও প্রাচীন নেশোপটেমিয়ার সভ্যতার সম্পর্ক এবং সিন্ধু সভ্যতার উংপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিভগণের অভিমত্তের আলোচনা করা ইইয়াছে। পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে ( সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগ—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১০৫৪ ) সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে বে ব্যবধানকে unbridgeable gulf বলা হয় সেই ব্যবধান বাস্তবিক কি প্রকারের তাহা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়া এই তুই যুগের যে সময় নির্দেশ পত্তিজগণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর দেখান হইয়াছে যে, এই তুই যুগের মধ্যে বে অলজ্যা ব্যবধান আছে এরপ বলিবার কারণ পণ্ডিভগণ মনে করেন মোহেকোদারো,

হবাপা প্রভৃতি স্থান পরিত্যক্ত হইলে দিবু কৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যায়। সিন্ধু ক্লাষ্ট গড়িয়া উঠিতে যে সময় লাগিয়াছিল, দিকু ক্লষ্টব স্থায়িত্তাল এবং দিকু কুষ্টির বিস্তার প্রভৃতি বিবেচনা করিলে ইহা বিশ্বাদ করা কঠিন মনে হয় যে দিক্স-কৃষ্টি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দিরুবর্মের অনেক অঙ্গের সহিত হিন্দুধর্মের সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আক্র্যণ করিয়া প্রশ্ন করা হইথাছে—মধ্যে বৈদিক কৃষ্টি অবস্থান করিলেও এই সাদৃশ্য বৈদিক ধর্মকে সম্পূর্ণভারে এড়াইয়া বর্তপরবতী হিন্দু-ধর্মে কি ভাবে আদা সম্ভব হইতে পারে ? সিরুধর্মের প্রভাব হিন্দুধর্মের উপর পড়িয়া থাকিলে দেই প্রভাব অবশ্য দিকু জাতির বংশধরদিগের ধারা বাহিত হইয়াছে। পূব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড জাতি দিরু উপত্যকার গোলমুণ্ড জ্বাতির প্রতিনিধি, নুতত্ত্বিজ্ঞানীদিগের এই মতের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে বৈদিক ক্লাষ্টর অভ্যুদ্ধের যুগে এই স্থাতি ভারতবর্ষে ছিল। রমাপ্রদাদ **ठन्म देशमिशत्क व्योदिमिक व्याय झां जि दिनग्राह्म । युजदाः** দেখা যায় যে, ধর্ম ও জাতির ডবল বিলানের দেতু সিদ্ধ-যুগকে বৈদিক ও বর্তমান যুগের সহিত যুক্ত করিয়াছে। দিরুযুগের সহিত বৈদিক যুগের সম্পর্ক সম্বন্ধে পণ্ডিতগ**ে**বর মতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধু সভ্যত। ও মেশোপটেমিয়া— প্রবাসী, চৈত্র ১০৫৪) দিরু জাতি ও দিরু রুষ্টি মেশো-পটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, কয়েকজন পণ্ডিতের প্রচারিত এই মতবাদের আলোচনাস্থতে প্রাচীন মেণোপটেমিয়ার ইতিহাদ, বিভিন্ন দামাজ্যের উত্থান ও পতন, মেশোপটেমিয়া যুগের পরে ইরাণী যুগের অভাদয়, উত্তর ও দক্ষিণ মেশো-পটেমিয়ার অধিবাদীদিগের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণ সথকো নৃত্তব্বিজ্ঞানীদিগের অভিমত, সিন্ধু উপত্যকার সহিত দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক ও অক্তবিধ সংযোগ এবং ডাঃ হাটন প্রমুপ পণ্ডিতগণের সিন্ধু কৃষ্টিকে জাবিড় কৃষ্টি বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াদের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সিদ্ধ জাতি ও কৃষ্টি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, এই মতের সপক্ষে বিচারদহ কোন প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই, এই মত দম্পূর্ণরূপে অনুমানমূলক। এই প্রসঞ্ দিন্ধ উপত্যকার দেরামিক্স, স্থাপত্য, আর্ট, ধর্ম যে তাহার নিজম্ব জিনিদ পণ্ডিতগণের এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে (সিদ্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি—প্রবাসী,বৈশাধ ১৩৫৫) সিদ্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে ও ইহার উপর বৈদেশিক প্রভাব প্রমাণ করিবার জন্ম যে সকল তথ্য ও প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচন। করা হইয়াছে। সেরামিক্সের প্রমাণ বিশ্লেষণ করিলে দেখ। যায় বে. সীমান্ত অঞ্চল বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত হয়। সিদ্ধ উপত্যকার পোড়ামাটির স্তীমূতিগুলিকে অক্সাক্ত দেশের ত্রী-দেবতার দক্ষে তুলনা করিয়া সাদৃশ্যের প্রমাণে সিন্ধ উপত্যকাতেও স্ত্রী-দেবতা ও মহাদেবীর উপাসনার প্রচলন এবং এই উপাসনা বৈদেশিক প্রভাবজ্ঞাত বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু দেখান হইয়াছে যে, দিন্ধু উপত্যকার এই স্ত্রীমৃতিগুলির সহিত প্রাচীন যুগে অন্যান্য দেশে পৃঞ্জিত স্ত্রীদেবতার কোন সাদৃশ্য নাই। দিরুধর্ম পূর্ব ভূমধা-সাগ্রীয় অঞ্চল বা আনাতোলিয়া হইতে আসিয়াছিল এই মতের আলোচনা-প্রদক্ষে প্রাচীন আনাতোলিয়ার ধর্মের বিবরণ দিয়া দেখান হইলাছে যে, এই মত বাস্তবিক থিওরীর অংশ। মেডিটারেনীয়ান মেডিটাবেনীয়ান থিওবীর বিষ্ণাবিত আর্গোচনা করিয়া এই ইঞ্চিত করা হইয়াছে যে, মেশোপটেমিয়া বা পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কৃষ্টির সঙ্গে সিদ্ধু কৃষ্টির কোন সম্পর্ক ছিল না, ইহার সম্পর্ক ছিল সম্ভবত: মধ্য-এশিয়ার কৃষ্টির সঙ্গে (Bactrian Culture ) i

ইহার পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিম্ধুধর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করা ইইয়াছে।

প্রথম তুইটি প্রবন্ধে দিক্সধর্মে স্নীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে ( প্রবাসী-—আখিন ও দাস্কন, ১৩৫৫ ) বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার প্রধান কথা, সিন্ধু উপত্যকার পোড়ামাটির স্বীমৃতিগুলি দেবীমৃতি, সর জন মার্শালের এই ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধু উপত্যকার এই দেবী পুজা পশ্চিম-এশিয়া হইতে আসিয়াছিল এই মতবাদের সমালোচনা। মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, প্যালেষ্টাইন এবং আনাতোলিয়ায় প্রজ্বিত স্ত্রীদেবতাগুলিকে শিল্পে যে রূপ দেওয়া ইইয়াছে তাহার সঙ্গে সিন্ধ উপত্যকার স্ত্রী-ষ্ডিগুলির সতর্কভাবে তুলনা করিয়া দেখান ইইয়াছে যে, মার্শালের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সিদ্ধ কৃষ্টিকে মেডিটারেনীয়ান প্রভাবের এলাকার মধ্যে টানিয়া আনিবার অভিপ্রায় এই ব্যাখ্যার ভিত্তি। এই প্রদক্ষে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, স্ত্রীমৃতির মধ্যে বা সঙ্গে বে প্রকার বৈশিষ্ট্য থাকিলে মনে করা যায় যে উহা দেবী-মৃতিরূপে কল্লিড সে প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মাত্র তুইটি এবং ইহার মধ্যে একটি সীলিং বাহিরের গামদানী বলিয়া মনে হয়। আলোচনাক্রমে এই সিদ্ধান্ত াবা হইয়াছে বে সিদ্ধ উপত্যকার স্ত্রীমৃতিগুলি ক্রীডনক বা দেবতার উদ্দেশ্তে উৎসূর্গীকৃত মূর্তি (toys or votive offerings)

তৃতীয় প্রবন্ধে দিয়্ধর্মে পুরুষদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে ( প্রবাসী—খ্রাবণ :৩৫৬) আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার প্রধান কথা মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ত্তিমুত্ত, যোগাদনে উপবিষ্ট পুরুষদেবতার বৃতি শিবের প্রোটো-টাইপ, সর জন মার্শালের এই ব্যাখ্যার সমালোচনা। সিন্ধ উপত্যকার এক মুণ্ড, যোগাদনে উপবিষ্ট, পশুষ্থবিহীন পুরুষদেবতার মৃতি যে সীলিংগুলিতে পাওয়া যায় ভাহার উল্লেখ করিয়া এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ধ্যানযোগ দেবস্বজ্ঞাপক চিহ্নহিদাবে দিক্স উপভ্যকায় পরিচিত ছিল মনে হয় এবং যোগদাধনা সম্ভবত: একটি স্বতম্ব কাণ্টরূপে প্রচলিত ছিল। শিব স্বতম্ব দেবতা নহেন. বৈদিক রুদ্র পৌরাণিক আমলে শিব বা মহাদেব নামে পরিচিত। একদিকে স্বতম্ভ যোগদাধনা ও অক্সদিকে স্বতম্ভ লিকোপাদনার ধারা প্রাচীন ক্ত্র-উপাদনার দক্তে পৌরাণিক যুগে যুক্ত হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকার ত্রিমুও বা এক মুণ্ড পুরুষদেবতা শিবের বা অন্য কোন হিন্দু দেবতার প্রোটোটাইপ নহে. প্রোটোটাইপ বলিতে হইলে বরং ইহাকে ধ্যানী বুদ্ধমৃতির প্রোটোটাইপ বলা যায়।

চতুর্থ প্রবন্ধে ( সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য — প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) প্রথমে সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লিক ও যোনি উপাসনা, দর্প উপাসনা, পশু উপাসনা, বুক্ষ উপাদনা এবং চক্র, ত্রিশুল, পদা, স্বস্তিকা প্রভৃতি প্রতীকের উল্লেখ করা যায়। আলোচনা-প্রসঙ্গে কভকগুলি প্রস্তারের নিদর্শনকে লিক ও যোনির প্রতিমতি বলিয়া মার্শাল যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যার সমালোচনা করা হইয়াছে। ভারপর পরবর্তী ভারতীয় ধর্মগুলিতে यथा, देविनक, जाञ्चना, देकन ७ दोन्न धर्म ८३ मकन বৈশিষ্টোর কতগুলি দেখা যায় তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পর সিন্ধু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে দর্প, পশু, বুক্ষ উপাসনা ও প্রতীকগুলি সম্পর্কে ধারণা ও আর্টে তাহা প্রকাশ করিবার কৌশলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইন্দিত করা হইয়াছে বে, সম্ভবত: বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যাদয় বাহাদের মধ্যে ঘটিয়াছিল তাহারা সিদ্ধু কৃষ্টির সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী।

ইহার পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিদ্ধুবাসীদিগের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণ, তাম্রঘূগের সিদ্ধু উপত্যকায় আর্থ-জাতির উপস্থিতি এবং যাহাদিগকে বৈদিক আর্থ জাতি বলা হয় তাহারা কোন্ গোষ্ঠাভুক্ত ছিল নৃতত্তবৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণের সাহাব্যে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধকাল আনন্দবাজার পত্রিকার ববিবাসরীয় সংখ্যায়

প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা বক্ষার জন্ম প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হইতেছে।

প্রথম প্রবন্ধে (দিক্কু সভ্যতার বাহকগণ কোন্ জাতি ?)
মোহেজোদারো, হরাপ্পা, মাক্রাণ এবং নালে যে সকল
মক্ষ্য দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া
নৃতত্ত্বিজ্ঞানীগণ যে সকল দিকান্তে আদিয়াছেন তাহার
উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে। তারপর দেখান
হইয়াছে যে, নৃতত্ত্বিজ্ঞান অন্ন্যায়ী পরীক্ষার ফলে
বিভিন্ন জাতির দিক্কু উপত্যকায় উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া
গেলেও নৃতত্ত্বিজ্ঞানীগণ ও অপর পণ্ডিতগণ পূর্ব সংস্কার বা
মতের প্রভাবে এবং অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহাদের
মধ্যে একটিমাত্র জাতিকে দিক্কু কৃষ্টির স্বৃষ্টি ও বিকাশের
কৃতিত্ব দিয়াছেন। এই জাতি মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ( দিয়ু সভ্যতা ও মেডিটো-আর্মেনয়েড জাতি ) দিয়ু রুষ্টির স্থাই ও বিকাশ মেডিটো-আর্মেনয়েড জাতির দারা হইয়াছিল এই মতবাদের বিহারিত আলো-চনাক্রমে দেখান হইয়াছে যে, প্রাদিদ্ধ পভিতর্গণের মতে মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় গোর্গাকে কোন দেশে তার্মুগের রাষ্ট্রর স্রষ্টা রূপে দেখা যায় না এবং হরাপ্লায় প্রাপ্ত একটিমাত্র আর্মেনয়েড করোটির প্রাপ্তি এই মতবাদ গ্রায় করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইহার পর অমস্থোলীয় গোলমুগু গোষ্ঠার করোটি-গুলিকে আলপাইন ও আর্মেনয়েড এই ছই শ্রেণীতে বিভাগ করিবার প্রণালীতে নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের দিদ্ধান্তের মধ্যে যে দকল অসঙ্গতি দেখা যায় তাইার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে ( দিরুসভাতা ও ইরাণো-পামীরী জাতি)
দিরু উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ইরাণেপামীরী জাতির প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থানের আলোচনা
করা হইয়াছে। পামীরের অধিবাসী, তাকলামাকানের অধিবাসী এবং উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্থান, পশ্চিম বোধারা,
ধোরাশান, দিষ্টান, বেলুচীস্থান ও দক্ষিণ-হিন্মুকুশের অধিবাসীদিগের মধ্যে ইরাণো-পামীরী গোণ্ডার সংমিশ্রণের
প্রমাণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্বিজ্ঞানীদিগের মতের উল্লেখ করা
হইয়াছে। দিরু উপত্যকায় বে গোলমুও পামীরী জাতির
উপস্থিতির প্রমাণ পাভ্যা যায় পশ্চিম ও পূর্ব ভারত্ত্র
জাতিগুলি বে সেই জাতির প্রতিনিধি নৃত্ত্ববিজ্ঞানীগণের
এই মত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। দিরু উপত্যকার এই
ইরাণো-পামীরী জাতি ভাষায় ও ধর্মে আর্থ ছিল।
ভাহারা মৃতদ্বেছ দাহ করিত। দিরু উপত্যকার সহিত

এই জাতির ভৌগোলিক সম্পর্ক হইতে এই সিদ্ধান্ত করা ইইয়াছে যে, এই জাতি সিদ্ধু উপত্যকার অধিবাদী এবং সিদ্ধু উপত্যকায় অন্ত যে সকল জাতির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় তাহারা বৈদেশিক আগস্কক।

চতুৰ্থ প্ৰবন্ধটিতে (সিন্ধুসভ্যতা ও আৰ্যজ্ঞাতি) মোহেঞা-দারো ও হ্রাপ্লায় প্রাপ্ত নিদর্শন হইতে যে দ্বিতীয় লম্বামুণ্ড জাতির উপস্থিতির প্রমাণ নৃতত্ত্বিজ্ঞানীরা পাইয়াছেন এবং য'হাকে প্রোটো-নর্ডিক সম্পর্কিত বলা হইয়াছে সেই জ্রাতির সম্বন্ধ আলোচনাক্রমে আর্থ জাতি লমামুগু গোষ্ঠা-ভুক্ত জাতি ছিল-এই মতবাদের বিচার করা হইয়াছে। দেখান হইয়াছে যে, এই জাতি প্রোটো-নডিক বা আর্ঘ হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে আয় জ্বাতির আক্রমণ দিরুষুগে হইয়াছিল, আধ জাতির মধ্যে লম্বামুগু ও গোল-মুণ্ড এই ছই গোষ্ঠার লোক ছিল এবং এই ছই গোষ্ঠার আর্থজাতি সিন্ধু উপভাকায় উপস্থিত ছিল। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, প্রোটো-নর্ডিকগণের আর্থনামের উপর কোন দাবি নাই, এই নাম আইরিয়ানার অধিবাদীর নাম। আইরিয়ানার অধিবাসী ইবাণো-পামীরী টাইপের গোলমুগু জাতি ছিল। ঋথেদ ও আবেস্তায় শাহারা আপনাদিগকে আৰ্য বলিত, ভাহাৱা ছিল আইবিয়ানার অধিৰাসী, দক্ষিণ-রুশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার পিরগিঞ্চ প্রাপ্তর হইতে তাহারা আদে নাই। দিন্ধু উপতাকা ছিল আইবিয়ানার অন্তর্ভুক্ত এবং দিল্লকুষ্টির স্বষ্টি ও বিকাশে তাহাদের দাবি অগ্রগণ্য।

>

সিন্ধু সভাতা ও বৈদিক সভাতা ভারতবর্ষের প্রাগৈতি-হাদিক সভ্যতার তুইটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় আরম্ভ रहेन अञ्चान बोहेपूर्व ठठूर्थ महत्राक आहेतिशानात দক্ষিণ অঞ্চল সপ্তাসিমুর দেশে। এই দেশে নৃতন প্রস্তর থুগের আমল শেষ হইয়া তাম্রয়ুগ আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্জিত-গণের মতে প্রায় ঐ সময়ে পশ্চিম-ভূমধ্যদাগরীয় অঞ্চলের মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠার জাতিগুলি নৃতন প্রস্তর যুগের ক্লষ্টি বহন করিয়া ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, ফ্রান্সে ও ব্রিটিশ দীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। হিমালয় ও পামীর হইতে আরস পর্যস্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত এশিয়ার পশ্চিম প্রান্থের মালভূমিগুলি (আর্শেনিয়া ও আনাভোলিয়া) হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি ধাতব যুগের কৃষ্টি বহন করিয়া দক্ষিণ-ইউবোপ হইতে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ইউবোপের বিভিন্ন অঞ্চল ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই হুমের ও এলামে মধ্য-এশিয়া (ব্যাক্টিয়া ) হুইতে আগত

গোলমুগু আতি নৃতন কৃষ্টির পত্তন করিয়াছিল। উত্তরসেমাইটগণ মেশোপটে মিগার উত্তর ভাগে, সিরিয়ায় ও
প্যালেষ্টাইনে ক্রমে ক্রমে অঞ্চনর হইতেছিল। মিশরে
হামাইট ও মেডিটারেনীয়ান ও পরে মিশ্র আর্মেনয়েড
জাতি মিলিয়া মিশরীয় সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল।
সম্ভবতঃ যথন মিশরীয় সভ্যতার পত্তন হইতেছিল সেই
সময়ে হিমালয় হইতে আল্পস্ পর্যন্ত পর্বতশ্রেণীর
প্র্বভাগে অবস্থিত মালজ্মির অধিবাসী গোলমুগু জাতি
মধ্য-এশিয়ায় একটি সম্বন্ধ সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল।
মধ্য-এশিয়ায় একটি সম্বন্ধ সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল।
মধ্য-এশিয়ায় একটি সম্বন্ধ সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল।
মধ্য-এশিয়ার এই সম্বন্ধ কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিধির অন্তর্ভুক্ত
ছিল আনাউ, এলাম, মেশোপটেমিয়া, ব্যাকটিয়া
ও সিদ্ধ উপত্যকা। মধ্য-এশিয়ার কৃষ্টির বাহক জাতি-গুলি পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বে ছড়াইয়া
প্রিয়াছিল।

সিদ্ধু কৃষ্টির যুগ যথন আরম্ভ হইল সিদ্ধু উপত্যকায় তথন ধাতুর বাবহার চলিতেছে। পূর্বে রাভী তীরে অবস্থিত হ্রাপ্লা হইতে মোহেঞ্জোলারো, মেব্রুজোলারো হইতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেখা প্রস্ত বিস্তত অঞ্চলে গৌরবোজ্জল দিব্ধ কৃষ্টির অভ্যুদথের অপধাপ্ত নিদর্শন পণ্ডিত দমাজের সপ্রশংস বিষয় উত্তেক করিয়াছে। দিন্ধ কৃষ্টির নিকটতম সম্পর্ক সম্ভবতঃ মধ্য-এশিয়ার বা বা:কটি,যার অতি প্রাচীন সমুদ্ধ রুষ্টির সঙ্গে। পণ্ডিতগণের মতে এই ক্লম্বি খ্রী: পৃ: ৫ম সহস্রক অনেকা প্রাচীন হইতে পারে। সিন্ধু কৃষ্টির দুর সম্পর্ক দেখা যায় মধা-এশিয়ার কুষ্টিকেন্দ্রের পরিধির মধ্যে অবস্থিত আনাউ, এলাম, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া বা হুমেরের ক্লাষ্টর সঙ্গে। স্থাপত্ত্যে, আর্টে ও ধর্মে দিব্ধসভাতার স্বাতন্ত্র্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন. সিদ্ধলিপির স্বাভন্তা ও উৎকর্ষও তাঁহারা স্বীকার করিয়া-ছেন। এলাম-স্থমের-বাংবিলোনীয় ক্লপ্টির প্রভাব ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রভাব মিশরীয় ক্লষ্টর প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়া ইউরোপের প্রাচীন কৃষ্টিকেন্দ্র গ্রীসকে প্রভাবিত করিয়াছে। ক্লষ্টির সম্প্রসারণ ক্ষেত্র দক্ষিণে বিস্তত।

দিদ্ধুযুগে সম্ভবত: বেলুচীস্থানের পথে কিছুসংখ্যক মেডিটারেনীয়ান বা উত্তর সেমাইট এবং হিন্দুকুশ বা অক্সাস উপত্যকা ও কাবুল উপত্যকা হইয়া মোললীয় গোলমুগু জাতি সিদ্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের
কোন প্রভাব সিদ্ধু কৃষ্টির উপর পড়িয়াছিল তাহা প্রমাণ
করা সম্ভব হয় নাই।

দিদ্ধর্মকে প্রোটো-বৌদ্ধর্ম বলা বায়। দিদ্ধ জাতির নিপি ব্রাদ্ধী নিপির জনক (প্রো: ল্যাংডনের মত)। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হইলে সিন্ধু জাতির ভাষা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জ্বানা বাইবে না।

দিন্ধু উপত্যকা হইতে দিন্ধু জাতি পশ্চিম উপক্লের কচ্ছ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র-কর্ণাট হইয়া তামিল দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং দিন্ধু গালেয় উপত্যকা হইয়া বন্দশে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ বন্দদেশ হইতে তাহারা পূর্বে আসাম ও দক্ষিণে উৎকলে সম্প্রদারিত হয়। মধ্যভারতে এই জাতির সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব-বিহারে এই পরিচয় অধিক প্রকট। সর জন মার্শালের মতে দিন্ধু ক্ষষ্টি সম্ভবতঃ নর্মনা ও তাপ্তী উপত্যকা পর্যন্ত বিহ্নুত হইয়াছিল।

পণ্ডিতগণ অহমান করেন বৈদিক আর্থজাতির আক্রমণের ফলে দিরু জাতি পঞ্চাব হইতে বিতাড়িত হইয়। দেশের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এই মতের পক্ষে প্রমাণ-দির কথা এই যে, একটি লম্বামুণ্ড জাতি পরবর্তীকালে উত্তর হইতে পঞ্চাবে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু করে ও কোনু স্থান হইতে ইহারা আদিয়াছিল দে দম্বন্ধে নানারকম অহমান করা হইয়াছে। এই জাতিকে বৈদিক আর্থজাতি বলিবার কোন যুক্তিদশত প্রমাণ নাই। ইহারা যে দিরুজাতিকে বিতাড়িত করিতে দক্ষম হয় নাই তাহার প্রমাণ এই যে, এই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে বেইন করিয়া রহিয়াছে দিয়ুজাতি যে গোষ্ঠীভুক্ত দেই গোষ্ঠীর জাতিগুলি। ইহাদের সহিত দিয়ু উপত্যকার লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সম্পর্ক থাকিতে পারে।

দিকু কৃষ্টির বিভিন্ন প্রাচীন কেন্দ্রগুলি কোন্ সময়ে পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু কয়েকটি কেন্দ্রে দাদানীয় আমলের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ধের প্রাগৈতিহাদিক সভ্যতার দ্বিতীয় অধ্যায় কোন্ সময়ে আরম্ভ হইল ঠিক জানা যায় না, পণ্ডিতসমাজ নানাপ্রকার অন্থ্যান করিয়াছেন।

একদিকে দিল্প-সরস্থতী-দৃষদ্বতী তীরে যজের ধ্যুজান, ঋষিকুলের স্থোত্রগুঞ্চন ও বিবদমান রাজগুগোলীগুলির অস্ত্রের ঝনংকার, অক্সদিকে অক্সাদ-তীরে এক মুখে দেবধর্ম ও দেবধর্মের পুরোহিতগণের প্রতি কটুক্তি ও অভিশাপের গর্জন এবং অক্সমুখে হোমের স্তুতি, বুত্রন্ন, নাস্ত্য, বিম. মিথের স্তুতি, আহ্বা মাজদার প্রতীক অগ্নির স্তুতি, পঞ্চনদ ও ব্যাকটিনার এই তুই দৃষ্টের ববনিকার অন্তর্গালে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে আইরিয়ানার প্রাচীন আর্থসভার একটি সমগ্র কিন্তু অস্পান্ত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষেদ ঋষিকুলের বা পুরোহিত সম্প্রদারের

রচনা, আবেন্ডাও তাহাই। জরাপুট্র নাম নহে, উপাধি; ইহার অর্থ প্রধান পুরোহিত। ঋষেদীয় পুরোহিত সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন অগুরুড, অনদেব, যক্সহীন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে; আবেন্ডার পুরোহিত সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন গাঁবত দেবধর্মের পুরোহিত সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন গাঁবত দেবধর্মের পুরোহিতদিগকে। ক্রিছ এই তুই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ও তাঁহারা যাহাদের প্রোহিত ছিলেন তাঁহাদের পৈতৃক ধর্ম, ভাষা ও জাতি এক, দেশও এক। বৈদিক আফ্রান্ডি ও আবেন্ডিক আর্থ-জাতি বলিয়া বান্ডবিক কোন জাতি ছিল না, বেদ ও আবেন্ডা বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন আইরিয়ানার আর্মজাতির ধারা রচিত হইয়াছিল। এই জাতির সাক্ষাৎ সিদ্ধু ক্লষ্টির আমলে সিদ্ধু উপত্যকায় পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার ব্যাকটিয়ার ক্লষ্টিও যে এই জাতির কীতি তাহা মনে করা যাইতে পারে।

সেরামিক্স বা স্থাপত্যের কোন নিদর্শনকে এই দিতীয় অধ্যায়ের সঞ্চে যুক্ত করা হয় নাই, মন্মগ্য দেহাবশেষের কোন নিদর্শনকেও যুক্ত করা হয় নাই, একমাত্র সাহিত্যিক দলিল এই অধ্যায়ের ইতিহাসের অবলম্বন।

এই দলিল হইতে দেখা যায় যে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইবার পূর্বে বংশান্থক্রমিক রাজন্যগোষ্ঠী ও পুরোহিত-গোষ্ঠী সমাজ্বের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সংখ্যেদ যে সমাজ্বের চিত্র উদ্ঘাটন করে তাহা কোন নবগঠিত সমাজ নহে, এই চিত্র একটি বহুকালের প্রাচীন সমাজের। ইহার অনেকগুলি স্তরের আভাদ পাওয়া যায়।

ঋথেদে যে সকল রাজনাগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পরবর্তী ইতিহাসে তাঁহারা হৃপরিচিত। ঋণিকুলগুলিও পরবর্তী ইতিহাসে হৃপরিচিত। ঋথেদের সময় হইতে ভারতীয় ক্লান্টর ইতিহাসের ধারা কোথাও ক্লান্ত হয় নাই।

একদিক হইতে দেখিলে ঋথেদ পরমত-অসহিঞ্, উগ্র, আগ্রন্ধাঘাপরায়ণ পুরোহিত-সম্প্রদারের দেবগণের উদ্দেশ্যের রিচত ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের গৌরব-প্রকাশক স্থোত্র-সমষ্টি, অন্যদিক হইতে দেখিলে ইহা আর্থজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস, আবার ইহা অপ্রত্যাশিতক্রপে উদার দৃষ্টিভদী, উচ্চ মনোভাব, স্ক্র অন্তদৃষ্টির পরিচায়ক রচনাবলীর সমষ্টি। ইহার মধ্যে একাধারে আন্তিকতা ও সংশ্রবাদিতার সমষ্য দেখা যায়।

খবেদের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত liturgical character রক্ষিত হইয়াছে এবং পুরোহিতসম্প্রদায় ও তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ডের গৌবর কীর্তন ন্তোত্তকাবদিগের প্রধান বক্তব্য মনে করা যায়। কিন্তু ইহা সম্বেও ন্তোত্তকারদিগের দৃষ্টি-ভদীর মধ্যে এত অধিক পার্থক্য দেখা যায় বে, প্রাচীন আর্য

জাতির মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছিল এই সন্দেহ প্রবল হয়। শ্বিষি বা বজমান সম্বন্ধে গাত্রবর্ণের যে সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় ভাহাতে এই সংমিশ্রণের অন্থমান সমর্থিত হয়। আরও দেখা যায় বে, আর্থপদ ক্রমে জাতিবাচক হইতে কৃষ্টিবাচক অর্থে ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আর্থজাতির প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতসম্প্রদায়ের সম্থিত অংশকে ঋথেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই দেবতা, যক্ত ও পুরোহিত, এই ত্রিপাদের উপর দণ্ডায়মান বৈদিক ধর্ম। আবেস্তা ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস হইতে অন্থমান করা যায় যে, এই বৈদিক ধর্ম সমগ্র আইরিয়ানায় প্রচলিত ছিল।

দিক্ষ্সভাতার বিকাশ হইয়াছিল সপ্তদিক্ষ্র দেশে।
ঝানে ও আবেন্তায় এই সপ্তদিক্ষ্য উল্লেখ পাওয়া যায়।
আন্মান করা যাইতে পারে, আর্য জাতির ক্লান্টিকেন্দ্র স্থায়ী
ভাবে আইরিয়ানার দক্ষিণ অঞ্চলে সরিয়া আদিয়াছিল।
ভারতবর্ষের ইতিহাদের একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ
করা যাইতে পারে। নৃতন নৃতন জাতির প্রবাহ উত্তর,
উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ
করিয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতে প্রায় খ্রীষ্টায় দশম শতাকী
পর্যস্ক ভারতীয় ক্লান্টিন ও ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্থান,
স্থান্য, পামীর, পূর্ব-মধ্য-এশিয়া, চীন ও ভিকতে ভারতীয়
কৃষ্টি বিস্তারের কথা মনে করা যাইতে পারে।

দে বাহা হউক, আহ্মন্যধর্মের উত্তরমুখী গতি বাধা পাইল ব্যাক্ট্রিয়ার বিজ্ঞাহ ঘোষণায়। কিন্তু এই বিজ্ঞোহ বিশেষ সফল হয় নাই। মনে হয়, জন্মভূমি হইতে এই বিজ্ঞোহী ধর্মমত নির্বাদিত হইয়া স্থদ্র পশ্চিমে মিডিয়ায় আশ্রয় লাভ করে। তারপর রাজশক্তির আশ্রেয়ে পুনরায় পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু মিডিয়ার মাজি সম্প্রদায়ের হাতে জ্বরাথ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের রূপান্তর ঘটিয়া পূরোহিতদম্প্রদায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দেখা দিল।

আর্থজাতি ও আর্থজাতির সম্পর্কে একটি স্থপরিচিত সমস্তার এখানে উল্লেখ করা আবশুক। মেশোপটেমিয়ার মিটানীও কাসাইটদিগের মধ্যে এবং উত্তর-আনাতোলিয়ার হিটাইটদিগের মধ্যে অন্থমান খৃঃ পৃঃ ১৫শ শতাদীতে করেকজন বৈদিক দেবতা পরিচিত ছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তথ্যের উপর বে, সকল মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া বলা যায় যে ঋথেদে বাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় এইরপ অনেক দেবতার উপাসনা ঋথেদ রচনার সম্ভবতঃ বহুপূর্ব হুইতে আইরিয়ানার আর্থ জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্বদেশের বাহিরে

বাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের ঘারা এই উপাসনা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। মিটানী, কাসাইট ও হিটাইটদিগের মধ্যে আর্থ জাতির সংমিশ্রণ ছিল কি না তাহার বিচার না করিয়া এবং বৈদিক আর্থ ও আবেন্ডিক আর্থদিগের—মনে রাখিতে হইবে যে এই নামকরণ ক্লিষ্টবাচক, জাতিবাচক নহে—সহিত তাঁহাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল এইরপ অহুমান না করিয়া উপরে উল্লিখিত তথ্যটিকে সহজ্ঞতাবে আর্থজাতির দেবতাদিগের উপাসনা কত দ্ব বিস্তৃত হইয়াছিল ভাহার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে উত্তরে জ্বরাথ্ট্রের বিজ্যোহের পরে পূর্বে মগধে আর একটি বিজ্ঞোহ দেখা দিল। বৌদ্ধধর্মীয় শিল্পে সিদ্ধুধর্মের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য নৃতন করিয়া ভারতবাসীর চোখের সম্মূধে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দিদ্ধ কৃষ্টি বৈদেশিক আমদানী নহে। বর্তমান সময় হইতে দিদ্ধুযুগের ব্যবধান কয়েক সহস্র বংসর বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম চিস্তার দিক দিয়া বেদ ও উপনিষদ অপেকা ইহা হিন্দুদিগের নিকট বেশী দ্রবর্তী নহে। দিদ্ধুযুগে বে জাতি ধ্যানযোগের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই উপনিষদে গভীর তত্ত্বসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহারাই আর্ঘজাতি, রূপকথার বিরগিজ প্রান্তর হইতে আগত আর্ঘ নহে, অক্সাস ও সিদ্ধুনদের প্রশস্ত, স্থ-কিরণোজ্জল উপত্যকার, আইরিয়ানার অধিবাসী।

## বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার

#### গ্রীকালীচরণ ঘোষ

গাদীজীর ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা বুনিয়াদী বা বনিয়াদী শিক্ষা নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মূল কথা, শিশু ও কিশোরদের কোনও শিশ্বের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হওয়া-প্রয়োজন, কারণ শিশু হাতে কাজ করিতে ভালবাদে এবং বন্ধ ঘরের বাঁধা নিয়মকান্তনের মধ্যে কভকগুলি নিদিষ্ট পুস্তকের পাঠ্য-ভালিকার সহায়ভায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ছাত্রদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপষোগী। যে পরিবেশের মধ্যে শিশুর দেহ, মন ও আত্মা ( আমি বলি, চরিত্র ) পূর্ণ जानत्म जाभनात रुश्व मक्ति विकारमत रुर्गात भाग्न, स्मरे-রপ ব্যবস্থায় শিক্ষার পদ্ধতি গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। শিশু-মন স্জনমুখী; যাহা ভাহার প্রাণে স্বতঃই উদিত হয়, সে তাহাকে আপনার শক্তিমত হাতের সাহায্যে রূপ দিতে চায়, কাদা নাখিয়া ছবি আঁকিয়া জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দে আপনার জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতে চায়। বর্ত্তমান শিশ্বা-পদ্ধতি পদে পদে তাহাতে বাধা দিয়া ভাগার শক্তিকে ক্ল ও পযু দিন্ত করিয়া থাকে।

শিশু এই স্থলী, শক্তি লইয়া আগিয়াছে। তাহার সৃষ্ট বস্থ যদি কাহারও কোনও কাজে লাগে, বেহ ভাহা ঘবে বাধিয়া যদি আনন্দ পায়, তাহা মৃন্য দিয়া কেই যদি ক্রয় করিয়া লইতে চায় তাহা হইলে শিশুর স্টবস্থ "উপার্জনের" পথ উন্মুক্ত করিতে পারে। এবানে ইংরেজী অর্থনীতি শাস্থের "Iroduct.ve" অর্থাৎ "commodities of exchangeable value" ক্থাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা 'oreate' বা 'creative' অর্থাৎ যে প্রেরণা স্ফলন

করিয়াই ক্ষান্ত থাকে—অপর কথা ভাবে না, তাহা হইতে ভিন্নার্থবাধক। স্ট বস্তমাত্রেই 'productive' না হইতে পারে, অর্থাৎ 'মূল্য' হিদাবে তাহার কোনও 'মান' না থাকিতেও পারে।

মহাত্মাজীর মতে যাহারা উৎপাদন করে না ভাহাদের ভোগ করিবার অধিকার নাই। ইহাতে 'অলদ' অর্থাং ষাহারা শারীরিক শ্রম দ্বারা নিজ নিজ জীবনবারণের महाग्रक स्वतामि উर्भामन करत् ना. अथह अर्थ উर्भामन वा অন্ন-২স্তাদি ক্রয়, স্থভোগের মন্তপুরক শ্রম প্রভৃতি ক্রয় করিবার উপযুক্ত, মর্থ বৃদ্ধি (বা তুর্বৃদ্ধি) দ্বারা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ, এরপ একটি শ্রেণী অন্মলাভ করে। ইহাতে সমাজে মান্তবে মান্তবে বৈষম্য হইয়াছে, কর্মবিভাগে মান্তব 'ছোট' ও 'বড়' হইয়াছে, জন্ম বা বংশগত জাতির সৃষ্টি হই-ग्राष्ट्र, ভादछवर्ष এই विष्डत स्वापी हहेग्री विषय अनर्श्व মূল হইমাছে। নিজের জীবনধারণ বা স্থপভোগের জ্ঞা ওয়োজনীয় জবাাদি এবং স্বস্থ সবল অবস্থায় আনন্দে পাকিবার জ্বন্ত যে পরিবেশ তাহা নিজ কায়িক শ্রম স্বারা অম্ভতঃ কতকাংশে সৃষ্টি করিতে না পারিলে সমাজে বাস ক্রিবার অধিকার মাতুষের নাই, অধ্বা সমাজ যে স্কল ২**ংশাগ-স্থ**বিধা দান করে তাহা ভোগ করা তাহার উচিত নয়। দেরপ মাত্র্য 'স্বার্থপর' বলিয়া পরিচিত হইবার বোগ্য।

শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার মাধ্যম হিদাবে কোনও হস্ত-শিল্প নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। "মাধ্যম" কথাটি প্রকৃত্তপক্ষে ইংবেজী "through the medium" শব্দ কয়টির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নির্ব্বাচিত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া শিশুর সমস্ত শিক্ষা বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বয়স অফ্যায়ী প্রাথমিক এবং কাহারও কাহারও মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার কতকাংশ সম্পন্ন করিতে হইবে।

বিষয়বস্তু অর্থাৎ নির্বাচিত শিল্প বা 'হাতের কাজ'গুলি এমন হইবে যাহা দাবা শিশুর দৈহিক ও মানসিক, এবং আগ্রিক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়। অন্ন-বস্ত্র, স্বস্থ জীবন ও আনন্দময় পরিবেশ সর্ববিধান প্রয়োজন, স্বতরাং মহাআজীর পরিকল্পনায় শিশুর উপযুক্ত ক্লষি বা বাগান, শাক্সজী, উৎপাদন, তুলা, চাষ প্রভৃতি, চরকা এবং অপর কোনও কুটীর-শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরিবেশের মধ্যে, ছাত্রের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ভিতর দেহ ও বন্তাদি পরিষ্কার রাখা, বাসস্থান ও বিদ্যালয়-গৃহ নিজের চেষ্টায় পরিচ্ছন্ন রাখা, দেহের ক্লেদ, মলমূত্র প্রভৃতি এবং বাড়ীর জঞ্চাল স্বহস্তে দুর করা অথবা প্রতিদিনের কাজের সহায়করপে ব্যবহার করা প্রয়োজন। যাহারা চাষ করিবে ভাহাদের জমির সাররপে ঘাহাতে এই সকল আবর্জনা ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, শিক্ষকের নির্দেশে এবং সহযোগিতায় ছাত্রদের করিতে इकेरत ।

শিক্ষাকেক্রের পরিবেশ ছাত্রদের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাব ও পরপারের প্রতি যে প্রীতির স্পষ্ট করিবে, তাহা আপনার নিন্দিষ্ট সীমানার বাহিবে পরিবারত্ব লোকের স্বার্থ অতিক্রম করিয়া গ্রামের ও সমাজের কল্যাণে ছড়াইয়া পড়িবে। উচ্চ-নীচ, জাতি-বর্ণ বিভেদ ভূলিয়া এক একটি গ্রাম এক একটি গোটার আকার ধারণ করিবে এবং সকলে স্বভন্তভাবে "উপার্জনের" জন্ম কাজ করিয়া পরস্পর নির্ভরশীল হইবে ও আনন্দলাভ করিবে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ যে কর্মের লক্ষ্য তাহা সত্য, স্থায় ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। এই সকল গুণ যদি শিক্ষার বনিয়াদ না হয়, তাহা হইলে উপরের কাঠামো অতিশয় ভলুর হইবে এবং স্বার্থ, অনৃত, হিংসার ঘন্দে সকলই অচিরে ধূলিদাৎ হইয়া যাইবে। সংসারে বথেষ্ট অশান্তি বিদ্যমান এবং দিন দিন তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে; ধন, বিদ্যা, বংশগৌরব, উচ্চনীচ জাতিভেদ প্রভৃতি লইয়া মাহ্যে মাহ্যে বৈষম্য বিরাট হইতে বিরাটতর হইতেছে, সেরূপ অবস্থায় ইহার একটা প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন এবং মহান্ত্রা-প্রদর্শিত প্রাই সর্ব্বাপেকা কালোপবাসী ও সর্বালসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মহাত্মান্ত্রীর পরিকরনার আলোচনাপ্রদক্তে নানা মত, এমন কি দারুণ বিরুদ্ধ মতও স্টে ইইয়াছে। বাঁহারা এই মতে বিশাসী তাঁহারা মহাত্মান্ত্রীর নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় তালিকা প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধন করিয়াছেন। চরকা ও কৃষি বাদে অপরাপর কয়েকটি শিল্প শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা অপেকা অধিক বাহা প্রয়োজন ছিল, তাহাও এধানে বলা হইতেছে। ইহা নিতান্তই লেপকের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

মহাস্মাজী অবশ্য একই ছাত্রের পক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রচেষ্টার সহিত বৃক্ষণাখা-আশ্রমী আরামহীন বানরের তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন বৃক্ষ, বিভিন্ন ফললোভী, আপাততুষ্টিতে সর্বাদা সচেষ্ট বানর যেমন বাসা বাঁদে না, তেমনই ছাত্রেরা বিভিন্ন শিল্পে চেষ্টাহিত হইলে তাহাদের সকল শিক্ষার বনিয়াদই কাঁচা থাকিয়া যাইবে; ভাঁহারা কোনটাই ভাল করিয়া শিবিবে না। মহাস্মাজীর মতে চরকা ও তাঁতের সাহায্যে সকল প্রকার শিক্ষা—বর্ণ-পরিচয় হইতে সাহিত্য ইতিহাস গণিত প্রভৃতি, সব শিক্ষাই দেওয়া যাইবে। ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া নৃত্রন পাঠ্য সংযোজিত হইয়াছে; শিল্পের সাহায্যে শিক্ষা-ব্যাপারে যে জ্ঞান-অন্পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা প্রণের জন্ম পাঠ্যবিধি, বা শিক্ষকের সাহায্যে বিভাদানের হেণ্টা চলিয়াছে।

এখনও মহাব্যাজীর পরিকল্পনা এবং তাহার সংশোধিত রূপ সকল শিক্ষাবিদের মনঃপৃত হয় নাই। প্রধান আপদ্ধি, শিক্ষার মাধ্যম অর্থাং হাতের কাজই শিক্ষার এক-মাত্র বাহন বলিয়া পরিগণিত হইবার ঘোগ্য কিনা। ইহার সাহাব্যে সমন্ত "শিক্ষা" সম্পন্ন হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে; কিন্তু ইহার প্রতিকারকল্পে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন লইয়া বিভণ্ডা চলিতেছে। ছাত্রদের হাতের কাজ (productive) "উৎপাদনাস্থক" (ইহা ঠিক ইংরেজী শক্ষের অর্থ প্রকাশ করে না) হইল কিনা, অর্থাং তাহার ঘারা বিদ্যালয়ের বায়নির্বাহের কথা ভাবিয়া অগ্রসর হইতে হইবে কি না, তাহার মীমাংসা হয় নাই।

বস্তত: অনেকেই মনে করেন, শিশুদের বাধ্যতামূলক ভাবে কাব্দ করাইতে হইলে তাহা অত্যাচারের নামান্তর (forced child labour) হইবে। অভিভাবকেরা শিশুদের শিক্ষার ব্যয় সঙ্গলান করিতে পারেন নাই বলিয়া শিশুকে "থাটাইয়া" ভাহারই উপার্ব্জনে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইভেছে একথা মনে করিবার কারণ থাকিতে পারে। তবে এ মতের সমর্থক বিশেব নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশুর উপাজিত অর্থে তাহার শিকার ব্যন্ত নির্বাহ

হওয়া সম্ভব কি না এ বিষয়ে বহুলোকের মনে সন্দেহ আছে

এবং বখন ইহা সম্ভব নয়, তখন অহৈতুক অতিমাত্রায়
"ছেলে খাটাইয়া" আর বৃদ্ধির চেটা করিতে হইলে শিশুর
শিক্ষা ব্যাহত হইবে।

পশ্চিমবন্ধ প্রবর্ণমেন্ট ক্তক্টা এই মতের সমর্থক। काहादा "विनयामी" (basic) कथाछि वावशाव कविरमध সাধারণের প্রচলিত মতাত্ত্যায়ী বাংলায় "বনিয়াদী" শিক্ষা প্রচলনের জন্ত চেষ্টিত ইইয়াছেন। এই সম্পর্কিত পুস্তক-পত্রিকাদিতে "basic" কথা বাবহার করিলেও মহাত্মাজী-নিৰ্দ্ধেশিত শিক্ষা-পদ্ধতিৰ মধ্যে যে ভিত্তিৰ উপৰ নিৰ্ভৰ ক্রিয়া "ব্নিয়াদী" কথাটি উঠিয়াছিল, ভাহার সহিত বাংলা-সরকারের শিক্ষানীতির মূলগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। বনিয়াদী শিক্ষার জন্য তাঁহারা একই শ্রেণীর (one type) বিভালয় স্থাপনের পক্ষপাতী নহেন। শিল্প-শিক্ষা অপর শিক্ষার কেন্দ্র অথবা ইহা শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বিষয় বা অঙ্গ বলিয়া পরি-গণিত হইতেতে, ভাহাও সম্পট নহে। সর্বোপরি তাঁহারা "production" বা "উৎপাদনাত্মক কাঞ্জ" অৰ্থাৎ অৰ্থকৱী কাজের উপর তত জোর না দিয়া ছাত্র যে কাজ হাতে महेरव छाहारे रचन हवम छेश्वर्य लाख करत. मिर पिरकरे লকা বাধার জনা জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের সংক্রিপ্ত মত. \*Educational consideration should on no account be subordinated to those of 'production' 1"

ইহাতে ওয়ান্ধা পরিকরনার সমর্থনকারীরা সম্ভষ্ট হইতে পারেন নাই। না-হইবারই কথা, কারণ যথন মূলনীতি পূর্ব এমনকি আংশিকভাবেও সম্পিত হইতেছে না, তথন ইছাকে basic education বা বনিয়াদী শিক্ষা না বলিয়াশিক শিক্ষার একটা নৃতন বীতি বা বিণি বলিয়া চালাইলেই ভাল হইত।

বান্তবিকই বাংলাদেশে এই বিষয়ের আলোচনার একরকম টুড়ান্ত নিশন্তি ইইয়া সিয়াছে। কারণ গবর্ণমেন্ট
বধন লক লক টাকা বায় করিতে সমর্থ এবংনিজেদের
অর্থে তাহা পুষ্ট ও ভাহার প্রচার করিবার শক্তি রাথেন
ভখন অপর পক্ষের মত কতকটা চাপা পড়িয়া বাইবে, সে
কথা নিংসন্দেহে বলা চলে। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে
বে ব্যবস্থা ইইয়াছে, তাহা অনেকের সমর্থন লাভ করিবে
বলিয়া মনে করা বাইতে পারে, কারণ শিশুর উৎপাদিত বন্ধ যে একটা উপার্জনের পথ হইবে, তাহা
অনেকেই মনে করেন না। প্রথম কথা, ঐ সকল বন্ধ
বাহারে প্রচলিত দক্ষ লোকের হাতের কাজের সহিত

প্রতিঘদ্দিতা করিতে পারিবে না, স্তরাং যাহা ছাত্রদের
অভিভাবকেরা মনে করেন তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত
বস্তু তাহা শীঘ্রই সমাজের প্রয়োজনে অবাস্তর হইয়া
পড়িতে পারে; স্তরাং তাহার মূল্য হ্রাস পাইয়া
তুপাকারে পড়িয়া থাকিতে পারে। আরও একটি
মত আছে। হয়ত একই কাজ বৎসরের পর বৎসর
বা বাখ্যতামূলকভাবে করিতে হইলে এবং কিশোরেরা
অস্ততঃ কেহ কেহ যখন ব্রিতে পারিবে বে, তাহার আয়ে
তাহার পাঠের ব্যয় নির্কাহ হয় তখন তাহার মনোভাব
শিক্ষালাভের অমুক্ল না হইতে পারে। এরপ মত পশ্চিম
বাংলা সরকারের শিক্ষা-বিদ্যাপের উর্জ্বন কর্মচারীর নিকট
হইতেও শুনা গিয়াছে। বাগুবিকপক্ষে এই কথা সাধারণ
লোকের মুবেও শুনিতে পাওয়া য়ায়।

অপরপক্ষে, বাঁহারা বনিয়াদী শিক্ষাদানকার্ব্যে ব্যাপৃতি আছেন তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ইইতে বলিয়া থাকেন যে, শিশু এবং কিশোরের হাতের কাজ একেবারে মূল্যুহীন ত নয়ই, বরং অনেক বিছালয় আছে বেখানে হিসাব রাথিয়া দেখা গিয়াছে, বাতবিকই বে আয় হয়, তাহা নিভাস্ত উপেকণীয় নয়। বাঁহারা "উৎপাদনাত্মক" কাজে আহাবান তাঁহারা মনে করেন, ভবিষ্যতে প্রাথমিক বিছালয় নিজের বায় নিজেই নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। কয়ের বংসরের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও বলা য়ায় যে, ছায়রা ধ্বই আনন্দের সাইত কাজ করে; মানসিক "বিকার" অস্ভুত হয় নাই।

বনিয়দী শিক্ষার ব্যাপারে শহরের কথা একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়। শিলের মাধ্যমে, বিশেষতঃ চর্কা ঙাতের সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে বিভালয়-কক্ষের বেটুকু পরিসর প্রয়োজন, তাহা শহরে মিলা কষ্টকর। অস্থবিধা অবশুই আছে, কিন্তু এখানেও অভিজ্ঞতা হইতে বলা ষায়, একটি ঘরকে শিল্পশিক্ষার "কেন্দ্র" বলিয়া নির্দিষ্ট রাথিয়া অস্থবিধ। সত্ত্বেও কাজ চালাইয়া লওয়া বাইতে পারে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রায়্ম সকল প্রাথমিক বিভালমে কিছু কিছু শিল্পশিকার ব্যবস্থা আছে এবং তাহা স্কুরণে পরিচালিত হইতেছে। সেগুলির কোনটিই বনিয়াদী শিক্ষার অক্ষরণে পরিচালিত হয় না, এই য়া পার্থক্য।

তর্ক করিলে, তর্কের নিবৃত্তি নাই। কিন্তু শিক্ষা-বিন্তার তর্কের ক্ষেত্র নয়, কাজের ক্ষেত্র। স্কুতরাং তর্ক-বিভর্ক ছাড়িয়া প্রকৃত কাজ হিনে হয়, তাহার চেটা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বাংলাদেশে অন্ততঃ গ্রহ্ণমেন্টের পক্ষ হইতে নানা কারণে বনিয়াদী শিক্ষা বিন্তারের চেটা এ পর্যন্ত কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যক্তি হয় না; কারণ এতাবং कान काहावा मनविवहे कविएक भारतन नाहे। ১৯৪৯ माल २२८म खून छाशास्त्र कार्याभक्ष श्वित इहेबाहि। নেদরকাবা কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান পূর্বের কাব্যারম্ভ করিয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাভার দক্ষিণে হোটর यिनिनी श्रव (जनांव करवकाँ) ज्ञान वित्नव जिल्ला वाना । বিহার এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী; অপরাপর প্রাদেশেও কাজ চলিতেছে। নৃতন পদ্ধতিতে প্ৰাথমিক শিকা বিস্তাৱ-কার্য্যে আর বিলা হইবার কোনও কারণ নাই। কয়েকটি প্রধান বিষয়ে সকল চিস্তাশীল ব্যক্তি একমত হইয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র যে ছাত্রদের পকে অমুপবোগী তাহা নহে, তাহা কতক পরিমাণে ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শিশুশিকায় শিশুর কিছ "হাতিয়ার" প্রয়োজন; হাতের ভিতর দিয়া যে জিনিষ "মাথায়" প্রবেশ করে ("from the hand and the senses to the brain and the heart") ভাহা সহজে বোধগম্য হয় এবং বছদিন তাহা মনে থাকে। স্বতরাং क्विम व्यामारत्व रित्न नयु. व्याप्तराभव मञ्जारतर्भ ह्टरमरत्व যতদূর সম্ভব হাতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিল্পের মাধ্যমে সকল রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কিনা, সে বিচাবেরও কতকটা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বতদ্র সম্ভব শিল্প সংক্রান্ত স্রব্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দিবার চেটা চলিতে পারে। বাহা বাকী আছে বলিয়া মনে হইবে, তাহার জন্য পুত্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করিলে আপত্তির কোনও কাবণ থাকিতে পারে না।

শিল্পশিলায় কাহ্যরও কোনও আপত্তি উঠে নাই।
বাঁহাদের আপত্তি থাকিতে পারে, ভাহাদের জান্য দেশের
বহু বিদ্যালয় থাকিবে, বেখানে ভাহারা আপন আপন পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা কবিতে পারেন। ইতিমধ্যে বনিয়াদী
শিক্ষার উপবোগিতার পরীক্ষা শেষ হইবে এবং আশা করা
বায় তাহাার ফলাফল দেখিয়া বনিয়াদী শিক্ষাদানে আর
কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

একগদে অনেকে হাতে কান্ত করায়, এবিষয়ে থে শ্রেণীর লোকের আপন্তি থাকিতে পারে, তাহা দূর হইবে। বর্ত্রমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে হাতের কোনও কান্ত করার অনভ্যাসবশতঃ আমরা হাতের কান্তকে হীন বলিয়া মনে করিতে শিবিয়াছি, ফলে তথাকথিত ভদ্রঘরের ছেলেদের মধ্যে ত বটেই, এমন কি তাহাদের "সংস্পর্শে" আসিয়া ক্ষক এবং শিল্পী-ম্বের ছেলেরাও "ত্থাতা" পড়িতে শিবিয়া দ্বগৃহস্থালির কান্ত করিতে অনিজ্বক হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান শিক্ষার এই শুক্রতর দোব বনিয়াধী শিক্ষা সাহাব্যে দুর

হইবে এবং ছোটবেলা হইতে এই সকল কাভে অভ্যন্ত ইইং1 গেলে জীবনের কোনও অবস্থায়ই হাতের কাজকে "ছোট" বলিয়া মনে করিবার স্থায়োগ হইবে না।

হাডের কাজে সময় নষ্ট হইবে এবং অধিকাংশ কেজে বিদ্যালয়ে শিকা কথা হাতের কাজ উত্তর জীবনে কাজে লাগিবে না বলিয়া একটা মত আছে। আমার কথা, বর্ত্তমানে বহু ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষালাভ সম্পন্ন না করিয়াই পড়া ছাড়িয়া দেয়, তাহারা আবার নিরক্ষর হইয়া পড়ে। ষত ছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে ভাহার শতকরা কভন্সন বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে যায়, তাহার হিসাব লইলে এ দম্বন্ধে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না। **ভাহা** ছাড়া হাতের কাজ একেবারে কেহ ভূলিতে পারে না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা ২ইতে বলিতে পারি, গরীৰ গৃহস্থ-ঘরের ছেলে, বাড়ীতে যে মজুর বধন থাটিভ, ছতাবের কাজ, মাটিকাটা, কাঠকাটা, কোদাল পাড়া, মাস নিড়ানো, খড়কাটা, গোয়ালের কাজ, কাঁচা ইট (ফর্মায় ফেলিয়া) তৈয়ারী, জাল ফেলা, ঘর ছাইবার জন্য খড় উপযুক্তভাবে সাঞ্জানো প্রভৃতি যে সকল কান্ধ শিখিয়া-ছিলাম তাহা আজও ভূলি নাই, অনভাবের দক্ষন হয়ত সে দক্ষতা নাই। আমার নিজের বিশাস এ সকল কাজ সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া শেখার মত; একবার আয়ত হইলে কেহ ভূলে না। বাৰ্দ্ধক্যে আর এ হুইটা কাংজ্ব কোনটাই চৰ্চ্চা করিবার এমন কি দম্বরমত পরীকা করিবার স্থবোগ-স্বিধা নাই। তথাপি মনে ভবসা আছে, ইহাদের কোনটাই ভূলি নাই। কাজে কাজেই, ষাহারা বালো হাতের কাজে আননলাভ করিবে এবং ইহাতে কতকটা দকতা অৰ্জন করিবে, তাহারা উহা একেবারে ভূলিবে না; জীবনের কোন না কোন সময়ে ইহা ভাষাদের কাজে লাগিবে।

যাহারা একবার একটা শিল্পশিকার খাদ পাইরাছে, তাহাদের প্রথম অস্থবিধা দূর হইরাছে—তাহা অহবার; ছিতীয়তঃ তাহারা পাইরাছে, কর্মে চাড়মিপ্রিত দক্ষতা; ইংক্রেটাতে ইহাকে "apti ude" বলা চলে। বে একটা কাল শেখে, সে মনে মনে অস্ততঃ সাহস রাখে, অপর একটা শিবিতে পারিবে; একেবারে না লানিলেও হাত চোধ মন বধন একসকে চালাইতে শিবিরাছে, তখন সে অপর একটা শিল্পশিকা সম্বন্ধে বনিয়াদ শক্ত করিয়া লইরাছে, নৃতন ক্ষেত্রে সে নিজেকে একাস্ত অসহায় বোধ করিবে না।

ছাত্রদের আয়ে স্থল চলিবে কিনা, তাহা লইয়াও আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। বদি ছাত্রদের আয়ে বিদ্যালয়ের কতকটা ব্যয়ও নির্বাহ হয়, তাহাতে আশা করি, কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। স্থভরাং এ বিশাস বাহারা রাখেন এবং ভাহারা যদি উহা কার্ব্যে পরিণত করিবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত থাকেন, তাহা হইলে ছিফ্জি না করিয়া তাঁহাদের উপর কতকটা ভার অর্পণ করিতে গ্রন্মেন্ট যেন দ্বিধাবােধ না করেন। এ রক্ম বৈপ্লবিক নৃতন পদ্ধতিতে পরীকা করিতে কিয়ৎ পরিমাণ অপবায় হওয়া সম্ভব। অস্ততঃ তাহা মনে করিয়াও এ ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করা প্রয়েজন। যতদূর জানি, থাহারা এই বিখাসে কার্য্য করিতেছেন, তাহারা গান্ধীঞ্জীর আদর্শে অহপ্রাণিত-অনেকেই জনদেবা, সমাজের কল্যাণকর কার্য্য বলিয়া ইহাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; অর্থের স্পৃহা ইহাদের বিচলিত করিতেছে না। স্থতরাং শিল্পজাত দ্রব্য হইতে আয় হইবে এই মনে করিয়া অগ্রসর হওয়া ভাল। মহাত্মাজীর সহিত কাজ করিয়া যাহারা আত্মবিশ্বাদ অর্জন ক্রিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তিরাই ইহার ভার লইয়া কাজ করিতেছেন।

তাহার পর পশ্চিমবন্ধ সরকারের কার্যাপদ্ধতি সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত ইইয়াছে। তাহার কোনও পরিবর্ত্তন-পরিবর্জন প্রয়োজন কিনা, তাহা কার্যাক্ষেত্রে প্রয়োগ ঘারা বৃঝিতে পারা যাইবে। যতদূর বৃঝিয়াছি, তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতিও শিল্পের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদান নয়। শিশু যে কাঞ্জটি ভালবাসে তাহাকে বিভালয়ের পরিবেশের মধ্যে তাহা দিয়া, নানাপ্রকার স্বব্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে আপত্তির কারণ নাই, তবে আপত্তি আছে তাঁহাদের যাহারা basic education সম্পক্ষে মহাআর ব্যাপ্যা পুরাপুরি গ্রহণ করেন।

আমার মনে হয়, এই শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অভাব

উপযুক্ত শিক্ষণ। শিল্পের মাধ্যমে সকল প্রকার শিক্ষা দিবার মত জ্ঞান কত জন যুবক ম্যাট্রিক পাস করিয়া আয়ন্ত করিতে পারে, তাহা একটা বিরাট প্রশ্ন। বি-এ পাস করিয়াও এ জাতীয় শিক্ষা দিতে কতটা অধিকার জ্ঞান্ত তাহাও বিচার্য্য; তাহার উপর শিক্ষা-শিক্ষাদান সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান ও তাহার প্রয়োগের অধিকার থাকা চাই।

যথন এইরপ জ্ঞান একজন শিক্ষকের নিকট আশা করি, তথন পশ্চিমবন্ধ সরকাবের নির্দারিত প্রারম্ভিক বেতন ৩৫ টাকা (৩৫—৪।২—৭৫—৫।৩—৮০) কত জন গুণীকে আক্রষ্ট করিবে তাহা সন্দেহের বিষয়। ইহার পরিবর্তন সংসাধিত না হইলে, বনিয়াদবিহীন বনিয়াদী শিক্ষা স্বন্ধতেই বানচাল হইয়া যাইবে।

আরও একটি কথা ভাবি। অনেকে মনে করিভেছেন, বনিয়াদী শিক্ষা, বিশেষ করিয়া ইহা যথন ত্যাগীপ্রেষ্ঠ গান্ধীন্ধী কর্তৃক প্রবর্ত্তিত তথন ইহাতে বেশী থরচ পড়িবে না। এরূপ মনে করিলে, কতকটা ভূল করা হইবে। কোনও বিদ্যালয়ে একাধিক শিল্পশিকার ব্যবস্থা করিতে হইলে কেবল যে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ভাহা নহে, ভাহার জন্তা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত পরিসর স্থানেরও আবশ্রুক হইবে।

পশ্চিমবন্ধ সরকার মনে করিয়াছেন, তুই একর জমি এবং ঘর তৈয়ারী প্রভৃতির কতক ধরচ স্থানীয় লোকের নিকট পাওয়া বাইবে। লোকের বর্ত্তমান আর্থিক এবং কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক অবস্থার কথা জানা থাকায় বলিতে ইচ্ছা হয়, যদি পশ্চিমবন্ধ সরকার ইহাদের উপর বিশেষ ভ্রসা করেন তাহা হইলে বনিয়াদী শিক্ষা বিস্তাবে এখনও বছদিন সময় লাগিবে।

## কবির সন্ধান

### ঞ্জীকালিদাস রায়

কবিরে খুঁজিচ কোপা, এই দেহ মাঝে দে ত নাই, তোমাদেরি মত মোর এই দেহ খেলিবার ঠাঁই, আমি ধবে কাব্য রচি তখনো পাবে না তার দেখা, দেহী আমি দে কবিরে বিন্দু বিন্দু জীবন যোগাই।

ভোমাদেরি মনোলোকে ভূমিষ্ঠ হ'লাম একদিন কবিরপে, জন্মস্থান নম্ন ভার এ ধরা কঠিন। ভোমাদেরি প্রীভিরসে শৈশবে দে হয়েছে লাণিড, স্থানে সেই দেখা রহি' বাঞাভেছে ফৌবনের বীণ। আমি কে ? আমি ত তথু চিরদিন সেবক তাহার, মোর আহরণ যত তার তথু মনের আহার মোরে কবি বলি' কেন বুণা বন্ধু, কর সম্ভাষণ, তোমাদেরি চিত্তলোকে নিত্য কবি করিছে বিহার।

আমারে ধরেছে জরা, নয়নের দীপ্তি আসে নিভে।
চিতা হতে চিতান্তরে কোণা তব কবিরে চুঁড়িবে,
রসিকের চিত্তে তার কোন দিন নাহিক মরণ
চিত্ত হ'তে চিত্তান্তরে চিরদিন আনম্পে ঘুরিবে।



ख्यानम, मुक्म चात खनार्मन।

ওরা তিন জনেই ছিল আমার সহপাঠী নিকট বন্ধু।
আমরা ইণ্টারমীডিয়েট পর্যন্ত একসক্ষেই ছিলাম, কিন্তু
তারপর আমি প্রাণী-বিজ্ঞান এবং ওরা ইভিহাস ও অর্থনীতির দিকে বোঁকাতে আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল,
ওরা শেষ পর্যন্ত হ'ল কলেজের প্রোফেসর, আর আমি
আমার পৈতৃক সঞ্চয় আর নিজন বিভার সাহায়ে আমার
বাড়ীর বহিরজনের এক নির্জন কোণে কটিপ্তক নিয়ে
গবেষণা ক্ষক্র করলাম।

কিন্তু এ আমাদের নিতান্তই বাইবের পরিচয়, এতে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি, কারণ ঐ তিন জনের চরিত্রে এমন এক মহা আকর্ষণীয় গুণ ছিল যা আমাকে মৃগ্ধ করত, হয় তো ওদের প্রতি আমার যে সহাদয় ঔদার্য ছিল ভাতে আমিও ওদের মৃগ্ধ করে থাকব।

ওবা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব চরিত্রেব, ওদের চিন্তায় এবং কাজে একটা কৌতুককর মৌলিকত্ব ছিল মাতে ওদের চাব-পাশের আবহাওয়া হাসিতে হল্লাতে নাচে গানে সব সময় উজ্জ্বল হয়ে থাকত। এমন কি প্রোফেশর হবার পরেও যধন সামাক্ত বেডনে ওদের চলা ছঃসাধ্য হ'ল তথন বিনা বিধায় মূথে রং মেথে, ঘূঙুর্-পায়ে সন্ধ্যাবেলা পথে পথে নেচে পেয়ে পেটেন্ট ওম্ধ বিক্রিক করতে ফ্রফ করল, এবং দিনের ও রাতের উপার্জন মিলিয়ে সঞ্চলতার সলে স্বভাব-সিদ্ধ সরস্তা বজায় রেখে চলল।

এর মধ্যে কত ঝড়-ঝঞা এবং ঝঞাট দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত দালা, কত মৃত্যু, কিন্তু তবু ওদের উচ্ছলতা কিছুমাত্র দমল না, বয়ঞ্চ নব স্বাধীনভার দমকা হাওয়ায় ওদের প্রাণধর্ম আয়েও থানিকটা মাধা তুলে সবার উপর দিয়ে ত্লতে লাগল। তথু দোলা নয়—দে মাধায় সর্বত্র ওঁতো মেরে বেড়ানোর প্রবৃত্তিতিও বেশ ভালই কেপেছিল, আয় ভার প্রমাণও পেলাম আমায়ই গবেষণাঘরে।

দমকা হাওয়ার মতোই এদে ঢুকল একদিন ওরা ডিন

कन—रहा करा करा करा । प्र्म शंगा हांगा हांगा हिंदि वा का निर्म वनन, "को ति ति ति ति वनन, "को ति ति ति वि क्षेत्र के को ति हार प्राक्षित्र, এक वा ते वा शेर वि वा—वा शेर वि वा—ति के वा निर्मा वि वा निर्म वि वा निर्मा वा निर्मा वि वा निर्मा वा निर्म वा निर्मा वा निर्म वा निर्मा वा निर्मा वा निर्मा वा निर्म वा निर्मा वा निर्मा वा निर्मा वा निर्म वा निर्मा वा निर्म वा निर्मा वा निर्म वा न

আমি বললাম, "আ:! তোরা করছিল কি, এলি অনেক দিন পরে, স্থির হয়ে বোস্—"

ভবানন চীৎকার করে বদল, "স্থির হয়ে বসর কি রে ? কি সব ব্যাপার ঘ:ট যাচ্ছে ভোর যে স্থান্থ ই ইচ্ছে না।" "কি এমন ঘটে যাচ্ছে ?"

ভবানন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, "স্বাধীনতা !—স্বার চেহারা বদলে যাবে—যা কিছু প্রনো সব নতুন হয়ে সাবে —যা কিছু—"

মৃকুন্দ আমার একথানা হাত খপ্কেরে ধরে উন্নাদের মতো আমার দিকে চেয়ে বগল, "শুর্ চেহারা বদলাবে না, নামও বদলাবে। ভোমার ঐ হুগলী নদী আর হুগলী নদী থাকবে না—ঢাকুরিয়ার হুদ আর ঢাকুরিয়া হুদ থাকবে না —বদোপসাগরও নতুন নাম পাবে।"

আমি বললাম, "কি রকম ?"

মৃকুন্দ বলল, "হুগলী নদীর নাম হবে মধুমতী—কারণ সেখানে জলের বদলে বহে হাবে মধু—আর মধু। ঢাকুরিয়া হদের নাম হবে ত্থ-সরোবর। কভ হুধ চাই ? ছুধে আর কেউ জল মেশাবে না, জলে হুধ মেশাবে, কারণ নির্জনা জলই হবে তথন হুপ্রাপ্য। আর মাছেরা কি করবে প্রশ্ন তুললি না ভো — সব মাছ বাসা নেবে ভখন সমূত্রে—
মাছের পাছাড়ে ওঁভো খেয়ে জাহাজ ভেঙে বাবে। জার
আজ বাজাবে মাংস পাওয়া বাচ্ছে না, ত্'দিন পরে কি হবে
ভেবেছিস । লাধ লাধ ভেড়া, পাঠা, মুরক্ষী ভোর দরজায়
এসে ভিড় কংবে—কাকে রাধবি কাকে ধাবি।"

বলতে বলতে ভিন ভূতপূর্ব ঋষাণক দাতের মান্তনের গান গেরে নাচতে স্থ্য করল, আমি সভরে আমার মাইজোম্বোপ ষ্মাট আলমারীতে বন্ধ করলাম। ওরা বিজ্ঞান-ঘরে উল্লাসের যে ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিল, সাময়িক-ভাবে আমিও ওদের ফুর্ভিডে বোগ না দিয়ে পারলাম না। ভার পর যাবার সময় আমাকে টানতে টানতে পথে বের করে বলল, "আর ঘরে ফিরিস না এখন।"

ভিতরে ভিতরে সামান্ত একটু আশা বা বিখাসের দানা থাকলে ওরা এই ভাবেই তাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু ফাশিয়ে বলতে পারে, স্থতরাং দেশের ভবিষাৎ সম্পর্কে ওলের মনে বে কিছু আশা ছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। ওলের কথা ভানে তাই আমারও মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে বইল।

কিন্ত ক্ষে দিন বায়, দেখি লোকের মৃণ ওকনো, ভাতে নিবাশার চাঘা। থাজাবে না কি চাল হর্ল ভ, কাপড় পাওয়া বায় না, খবব পাই; ক্ষমে চিনি, কয়লা, ফুন, অনৃশু হচ্ছে। সরবের ভেল নেই, বি নেই, তুধ নেই, মাছ নেই, মাংস নেই।

আর সবচেয়ে শোচনীয়, কিছুকাল ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জন দনেরও দেখা নেই। এই শেষের ঘটনাটিই আমার কিছু উন্নেগের কারণ হয়ে রইল। ওরা কেমন আছে এখন, কে জানে। কি করে যে ওদের চলছে কল্পনা করতে পারি না। কলেন্ডের বেতনে চলা অদন্তব, হয় ভো ফেরিওয়ালার কাজে বেশি মন দিয়েছে, কিংবা অন্ত এমন কোনো কাজ যাতে আর দেখা করার সময় পাছে না।

ম'মুষের জগৎ হতে দ্রে থেকে আমার ভালই হয়েছে এ কথা চিন্তা করি মাঝে মাঝে। আমার কীটপভলের জগতে কোনো রূপান্তর নেই, ভাই আমার দিন কাটে ভাল। সম্প্রতি মংস্তভ্ক মাকড্সা নিয়ে একটা গবেষণায়্ম মেতে আছি। জলাণার থেকে মাছ টেনে তুলে কি কৌশলে সেটাকে থাওয়ার ব্যবস্থা করছে। কৌশলগুলো দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি আর নোট বইয়ে টুকে টুকে রাখছি। বিষয়টি এমনই আমাকে ভ্বিয়ে রেথেছে বে, আমার কাছে সংসারের আর সব মিথা। হয়ে গেছে। পৃথিবী ধবাস হয়ে বাক্, ওধু আমি থাকি আর থাক এই গবেষণাগারটি। আমাকে বিরে মধুর হাওয়া বয়ে য়ায়,

আমার এধানে বে ফুলের গাছগুলি আছে তার উপর রোদ এসে খেলা করে, জলাধারটি ঝল্মল্ করে ওঠে, মাছেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, পাথীয়া পান পাৰ, সৰ মিলিয়ে আমায় এই নির্জন অঙ্গনটি এক অপার্থিব আনন্দ-রাজ্যে পরিণড হয়। কিছু যুখন মনে পড়ে ( এবং বর্ডমানে মাঝে মাঝেই মনে পড়ছে ) বে আমার ব্যাঙ্কের হিসাবে জমার দিকটি বেশ খালি হয়ে এসেছে তখন মনটা দমে যায়, তখন বুঝতে পারি এক দিন ( এবং সে দিনের বেশি দেরি নেই ) স্থামার এ রাজ্যটির আর অন্তিত্ব রাধা সম্ভব হবে না, এবং শেষ পर्वस्र वसुरम्य मरम निरम्हे भिनर्छ हरन, कानि ना नाहर्छ छ হবে কি না। হভরাং দেশের অবস্থা একটু ভাড়াভাড়ি **एक्या प्रतकाव এ विरुद्धि मानिमक উद्दर्श क्रम्य स्था** হয়ে উঠছে। এমন সময় আমার মনে আশা জাগিয়ে ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দন এসে পড়ল এক দিন ধুমকেতুর মতো। আমিই এবাবে আনন্দে নেচে উঠুলাম এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে ওদের অস্থির করে তুললাম।

কিন্ত ওবের থবর ভাল নয়। যা ওনলাম তা এই বে,
ছলবেশ ধরা পড়াতে কলেজের চাকরী গেছে তিনজনেরই।
কর্তৃপক বলেছিলেন, "কলেজে থাকতে হলে সাদ্য ব্যবসা
ছাড়তে হবে, আর যদি ব্যবসা রাখতে চাও তা হলে
কলেজ ছাড়।" ওরা তিন জন অনেক পরামর্শ করে কলেজ
ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করেছে, কেননা মুখে বং মেখে নেচে
গেয়ে ফেরি করায় উপার্জন অনেক বেশি। তা ছাড়া ছল্মবেশী ফেরিওয়ালা হওয়াতে প্রোফেসর হিসাবে কলেজে য়ে
পরিমাণ সন্মানের হানি হয়েছে, ক্রেভারা ঘুঙুর পায়ে য়ংমাখা ফেরিওয়ালামাত্রকেই কোনো না কোনো কলেজেয়
ছল্মবেশী প্রোফেসর মনে করে সেই পরিমাণ খাতিয়
করছে। ফলে সন্ধাবেলার এই নৃত্যরত ব্যবসামীমাত্রেরই
খ্র স্ববিধা হয়ে গেছে।

মৃকুল বলল, "তা ছাড়া ফেরিওবালার একটা ভবিষ্যং আছে, কিন্তু কলেজের প্রাফেসবের কোনো ভবিষ্যং নেই, বিশেষ করে বাংলা বিভাগের পর কলেজে ছাত্তের সংখ্যা জার প্রোফেসবের সংখ্যা তৃই-ই বেড়ে গেছে এবং বোধ হয় প্রোফেসবের সংখ্যাই বেলি হয়েছে আর তার ফলে আগে বেখানে একই প্রোফেসর মজ্রদের মত ছ' শিফ্ট ভিন শিফ্ট করে কাজ চালিয়ে 'এক্কটা' পেড, এখন আর সে স্থােগ ভতটা নেই। প্রোফেসবরের মধ্যে বারা চতুর ভারা সবাই খববের কাগজে চুকে গেছে, আর বারা আমাদের মড় বেপবােয়া ভাদের দিন চলছে না।"

· चामि वननाम, "किन्ड म्हान्य अ चवशात्र स्मृति स्त्रान

ভবিষাৎই বা কোণায় ? ফেরিওয়ানার সংখ্যাও ভো অনেক বেশি হয়েছে ভনেছি।"

এই প্রশ্নে ওদের ভিন জনেরই মুধ থেকে নিরাশার অভ্নার দূর হয়ে দপ্করে আশার আলো জলে উঠন।

ভবানন বলল, "দেশের অবস্থা তো ফিরছে অল দিনের মধ্যেই, কাজ ফুফ হয়ে গেছে, যুগান্তরকারী সব পরিকল্পনা, ভয়টা কিসের দু"

মৃত্বৰ বৰণ, "এক দামোদর বাঁধ তৈরি হলেই আম'দের সব অভাব ঘূচে যাবে।"

জনার্দন বসল, "কিছ তারও আগে আমাদের তুথের অভাব একেবারে মিটে যাচেছ, দেখ নি থবরের কাগজে পশ্চিমা গোরুর ছবি ?"

আমি কাগন্ত কলাচিৎ পড়ি, ৩) ই জানতাম না।

জনার্দন বলতে লাগল, "শুধু তাই নয়, ফদল বাড়াও আন্দোলন আছে এর সঙ্গে। সব বৃদি মিলিয়ে দেখ, তা হলে ব্যাভে পারবে আমাদের মুখের রং অল্লদিনেই ধুয়ে ফেলতে হবে, তথন আর ফেরিওয়ালা সেজে নাচব না, আনন্দে নাচব।"

লক্ষ্য করে দেখনাম তিন জনেরই পা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার পর হঠাং দেখি মৃকুন্দ এক লাফে উঠে গিয়ে আমার ফুনের গাছগুলো উপড়ে তুলে ফেল্ছে আর চীৎকার করে বল্ছে, "এখানে বেগুন লছ। সিম যা হয় লাগাও, ফুল আর চলবে না।"

জনাদন টেবিল থেকে একটি কাচের লখ। গানা পাত্র তুলে নিয়ে বাইবে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি বাধা দেবার আগেই কান্ধটি শেব হয়ে গোল; বলল, "এ সব আর কি কাজে লাগবে? আনিন্দ কর, আনন্দ কর।"

এতকণ লক্ষ্য করি নি, যাবার সময় লক্ষ্য করলাম ওদের চোখের চার দিকে একটা কালো চক্র দেখা দিয়েছে।

বেশ বোঝা গেল ভিডরে ভিডরে ওদের মনের মধ্যে নৈবাশ্য স্থায়ী বালা বেঁধেছে, বাইরে বে আলার কথা শোনাডে সেইছিল তা ওদের হা তো অস্তরের কথা নয়, তাই পাছ উপডে এবং কাচের পাত্র ভেঙে বে আনন্দের আবহাওয়া স্থাই করতে চেয়েছিল তার লকে ওদের মনের স্থার মিলল না; করেক মাল আগে হলে ওদের এই ভাঙাচোরার কাজে হয় ভো আমিও বোগ নিভাম, কিছ আল পারলাম না বলেই আমার মনটা বড় খারাণ হয়ে পেল। আমার মনে একটি প্রশ্ন ভেসে পারে, ভা হলে আমিই কি সংলার থেকে পালিয়ে একা বেঁচে যাব ?



এর পর মাস**থ**ানেক কেটে গেছে।

শন্ধার দিকে, কাছাকঃছি মাতিল জোহারের এককোণে মাবে মাবে চু চ প গিলে বলে খাকা আমার অভ্যান। আমি বে কাণ্টিতে প্রায় বিদ, সেদিন দেখি তিনটি করণলগার ব্যক্তি সেখানে বলে হ ই তুলছে। একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম তালের এবং চিনে চমকে উঠলাম। আলানের ভাষা খুঁজে পোলাম না, প্রনোকখাই তুললাম—িজ্ঞানা করলাম, "লানোদর বাধের খবর কি ?"

ख्वानस्य वन्न, "माटमामद वाँध द्यांध कृति आ स्रोवत्न स्वात दम्भा बादव ना ।"

"হ্য পরিকলনা ?"

"स्मार्काकांकि द्वरथि गए, च'व किছू बानि ना।"

"ক্ষুৰ বাড়াও **আন্দোল**ন <sub>?</sub>"

**"আর এক পুরুষ পরে ভিজ্ঞা**সা করিস।"

ভার পর ওছ হাসি হেসে বলন, "কিছু টাকা ধার দিভে পারিস— মবশু শোধ দেওয়া সম্পর্কে একটু সম্পেহ রেখেও ?"

বাড়িতে ভেকে নিয়ে গেলাম ওদের।

ইতিমধ্যে আমার একটি গুরুতর সমস্তা দেবা দিয়েছে। আমি নিজের কাজে মেতে থাকি সেজতো বাইরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ঘরের প্রতিও আমি যে এমন উদাসীনতা প্রকাশ করে এসেছি তা এত দিন খেয়াল করিনি। এক দিকের একাগ্রভা ভেঙে ৰাওয়াতে এত দিনে অক্ত দিকেও দৃষ্টিপাতের স্বযোগ এল। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী শ্রীমতী অমলা ভয়কর বৰুম বোগা হয়ে পড়েছে। আমাদের বিবাহ হয়েছে পাঁচ বছর। স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিতা স্ত্রী, ইকনমিক্সে অনাস নিয়ে বি-এ পাদ করেছে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে দে সর্বদা তার বিষ্ণার পরিচয় ঢেকে বাগারই চেষ্টা করে এসেছে, কারণ সামান্ত শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা সাধারণতঃ যে পুরুষোচিত উগ্রভা এবং কক্ষতায় নারীধর্ম হাবিষে ফেলে, অমলা ছিল তাদের চেয়ে স্বতম্ব। সে ছাত্রীজীবনে নীরবে দেশসেবা করেছে, কারণ তার দেশপ্রেম ছিল উগ্র রকমের ্আস্তরিক। আমি তাকে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি, তারই হাতে সংসারের সকল ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিম্ব মনে আমার কাজ করে চলেছি। কিন্তু তার খাস্থ্য হঠাৎ এমন ভেঙে পড়ল কেন ? সংসার ধরচে কার্পণ্য করার কথা নয়, অহুখের কথাও কথনও শুনি নি।

মাস ভিনেক আগে এক দিন সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল ইকনমিক্সের তত্ত্ব। বলেছিল বিদেশ থেকে যে থাছ বা বা-কিছু আমদানি করতে হচ্ছে, তা যদি কিছু দিন একই ভাবে চলে তা হলে এ দেশ আরও পরিব হয়ে যাবে, সেইছেন্স প্রভাৱেই উচিত প্রাণপণে দেশের প্রয়োজন দেশের মধ্যেই মেটাবার চেষ্টা করা। নইলে যম্প্রণাতি কেনার টাকা থাকবে না, আর যম্প্রণাতি যথেষ্ট কিনতে না পাবলে দেশের কোন পরিকল্পনাই সফল হবে না।

কিছ শামি তথন গবেষণার এমন এক পর্বায়ে উপনীত যে, অর্থনীতির তত্ত্ব সম্পূর্ণ মনোষোগ দিতে পারি নি।

আন্ধ হঠাৎ মনে হ'ল এ কি সেই অভিমানের ফল ?
আমি নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে কারণ অন্সন্ধানে
তৎপর হয়ে উঠলাম, আর তার ফলে বা জানা পেল তাতে
একেবারে অভিত হরে পেলাম। জানতে পারলাম অমল।
প্রথমতঃ বাজারের ইন্ফেশন কমানোর সাহায্য হবে বলে
সংসারের ধরচ ব্থাসাধ্য কমিবে দিরেছে। টাকা বাজারে

বেশি ছাড়লে জিনিসের দাম কথনো কমতে পারে না, তাই আমার থাদ্যমান বথাসম্ভব বজার রেখে নিজের এবং অক্তান্ত সবার বরাদ্ধ একেবাবে কমিয়ে ফেলেছে। তা ছাড়া যে বিদেশী শুঁড়ো হুধ আমাদের উভয়ের বরাদ্ধ ছিল তা থেকে তার নিজের অংশটি একেবারেই বাদ দিয়েছে। এই শুক্তর অন্যায়টি সে কেন করল ক্ষোভে হুংখে তাকে কিজ্ঞাসা করলাম। সে সংক্ষেপে কীণ কঠে উত্তর দিল, "ভলার বাঁচাচ্ছি।"

আমার গবেষণা চুলোয় গেল, আমি প্রায় ক্ষেপে গেলাম। এব পর থেকে আমি আর পুরো বিজ্ঞান-গবেষক নই, পুরোপুরি পুরুষ হয়ে উঠলাম এবং নিজ হাতে সংসারের ভার নিয়ে এই গুরু অক্তায়ের প্রভিকারে মন দিলাম। আমার সংসর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছাত্রীই রয়ে গেছে, গৃহিণী হতে পারে নি—সে দোষ সম্পূর্ণ আমারই।

দৈনন্দিন সংসার চালানোও একটা বিদ্যা এবং এর মধ্যেও একটি বিজ্ঞান আছে, আনন্দও আছে। এতদিন আমার জগৎটা ছিল নিতাস্তই কীটপতকের জগৎ, এখন দেখি মাহুষের জগৎও স্থন্দর।

একদিন মৃকুক্ষ আমার মরা প্রক্রাপতি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে মন্ত বড় একটা ইকিত লুকিয়ে ছিল। আমার মনে হতে লাগল আমারই বন্দী মৃত মনটাকে সে বাইরের আলো-হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে. চেয়েছিল। তার পর ওরা যতবার এনেছে ততবারই আমার গবেষণাগারের আবহাওয়াকে লওভও করে দিতে চেয়েছে। আজ এনে ইদি ওরা সব লুঠন করে নিয়ে যায় তা হলেও হয়তো আর ছঃখ হবে না। কিছ ওদের য়ে অবস্থা সেদিন দেখেছি—আর কি কখনো ওরা আসবে ? জীবন-মুজের প্রায় শেব ধাপে পৌছে আর কোন্ আশা নিয়ে এখনও বেচে থাকবে ?

কিন্তু ওরা বেঁচে ছিল, এবং ভাল ভাবেই ছিল তার প্রমাণ পেলাম মাস হুই পরে।

এক দিন ওদের সম্বন্ধেই ভাবছিলাম, এমন সময়
চিন্তার অক্কার ছিল্ল বিচ্ছিল্ল করে তিন বন্ধু যেন একটা
উগ্র আলোয় অলতে অলতে এসে হাজির হ'ল। আমি
বিশ্বনে হভবাক হরে গেলাম ভাদের দিকে চেয়ে।
দেখলাম ভাদের চেহারার অনেক উন্নতি হ্য়েছে, চোখের
চারদিকের সেই কালো চক্র আর নেই, ভার বদলে কালোচশমা—হল্মবেশ ধরতে বা ব্যবহার করত। হাড়ে মাংস
লেপেছে, চালচলন ভারভিদ্ধি সম্পূর্ণ অভিনব, চেহারা
উক্ষল, পরনে সম্পূর্ণ ভাতীয় পোশাক, এবং স্বচেরে



বিশ্বয়কর, ভার। হিন্দিতে কথা বলছে! দেখেশুনে কৌতুক বোধ কর্লাম, আনন্দও হ'ল ধুব। মনে হ'ল রাজধানী থেকে কোনো বড় চাক্রি বা কোন বড় দাঁও মেরে থাকবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোনো পরিকল্পনা কি তা হলে ইতিমধ্যেই স্ফল হ্য়েছে ?—লেশেলতির কোনো বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ?" ওরা তিন জন একদঙ্গে ছেলে উঠন। ভবানন্দ বলন, "কি পরিকল্পনা ?"

"दियन माध्यामत"-

"मार्याम्दवय वादन (क्ट्रांस शिष्ट् ।"

"তা হলে 'ফগল বাড়াও' ;"

"कनन वाइट इ सित्रि इरव।"

"হ্য পরিকল্পনা গু"

মৃকুৰ বলল, "কোনোটাই দরকার হ'ল না। সম্পূর্ণ নতুন এক পরিক্লনা আর সবগুলোকে থেরে দিয়েছে।"

আমি সবিশ্বয়ে বস্গাম, "কি বক্ষণ পরিকলনা হতে নাহতেই তাব ফল ভোগ কর্ছনা কি দু"

জনার্দন বঙ্গল, "ঠিক ধরেছ। এ পরিকল্পনা অভ্যস্ত ব্যাপক এবং বিরাট, এবং স্বচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর ফ্রন্ড সাফল্য—যা একমাত্র এই পরিকল্পনাতেই সম্ভব।"

ঁতেয়েব। কি এব মধ্যে আছে গৃ\*— মামি প্রশ্ন কব্যাম।

ভবানন্দ বলক, "আছি, এবং আমর। প্রভোকে মোটা বৈতনে এই গুৰু দাছিত্ব ঘড়ে নিষেছি। হাজার হাজার আপিদ বস:ছ দেশের সব জাহগায়, হাজার হাজার লোক নিযুক্ত হচ্ছে—বক্তা, গায়ক, চিত্রকর সবাই। একেবারে 'মাদুকটাাক্ট।'"

আমি উৎফুল হয়ে জিজাদা করলাম, "কি কাজ করতে হচ্ছে তাদের ?"

ভবানন্দ বলল, "জনতার মাঝধানে গিয়ে, ষ্টের এতকাল ঘুণা করেছ, অম্পুষ্ঠ করে বেপেছ, একেবারে ভাদের মধ্যে গিয়ে, ভাদেরই একজন হয়ে, একেবারে ভোমার গঞ্চন্তমিনার থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এগে-ভুপু একটি কথা বলা, একটিমাত্র বৈপ্লবিক কথা, একটি মাত্র বীজ্মত্র উচ্চারণ করা, ভুপু বলা—'ক্ম খাও'।"

বলেই পকেটে হাত দিয়ে চট করে ঋণের টাকাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলন, "এবারে আসি ভাই, বড্ড ক্ষকরি সব কাক পড়ে আছে।"

আমি শুধু বিষ্ট শুন্ধিত ভাবে ওলের বিলীয়মান মৃতি-শুলোর দিকে চেয়ে রইলাম।



# शामरमरमञ्ज द्योकधर्म

ত্রীপরেশচন্দ্র দাশগুল, এম্-এ

ভামদেশে বৌদ্ধর্শের প্রচার ও প্রদার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাদের এক গৌহবোচ্ছল অধ্যায়। কেননা, ভগবান তথাগতের বৈরাগ্য-মন্ত্রই দ্রপ্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির হৃদয়ে এক উর্দ্ধর্শা অধ্যাত্ম-চেতনার নির্দেশ দিতে

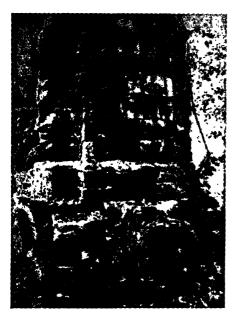

অংকারণোমের অবলোকিতেখন ৭র্বি

সক্ষম হয়েছিল। ক্ষগতের ইতিহাদে এর মূল্য অপরিদীম। এই উচ্চ অধ্যাক্ষ চেতনা শ্রাম তথা দ্রত্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষাতিদের এমন এক উরত সাংস্কৃতিক হুরে পৌছে দিরেছে, যা একমার শ্রীনহান বৌষধর্মের পক্ষেত্র সম্ভব। হুদ্র সেনাম চাও কায়। এবং মেকং নদীর উপত্যকার ক্ষেবাসীদের মধ্যে মারও বৌরধর্মের বে দার্শনিক প্রভাব দেখা বায় তা বিশ্বয়কর। এই ধ্রমার প্রক্রাবাদ বেন তাদের মনকে ক মহান্ বিশ্বজনীন হাত দিকে টেনে নিয়ে গেছে। শ্রামদেশের অধিব সী "তালাইং" ("মেন" এবং "কাবেন্" নামেও পরিচিত , "নাড", "শান্" এবং 'থাই"দের বিনয়নম্ব আচরণ, ধর্মজাব এবং শিল্পনের মূলেন বে গোতম বুর্বের বৈরাপাপূর্ব চিক্তাধারা অনে কটা কার্যকরী হ্রেছে সে ব্রুবের কোন সংক্ষেত্র নেই।

সিংহলের প্রাচীন বৌদ-প্রস্থ "মহাবংশ" এবং স্থাম বেশের ক্রম-প্রবাদ থেকে, স্থামাদের মনে এই ধারণা ক্রম বে, এইপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতের সমাট্ অশোকের প্রেরিত তুই জন ভিক্ সোন এবং উত্তর সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় "হীনযান" বৌদ্ধর্ম্ম প্রচার করেন। "ধাই"দের কিল্বন্তী অহুসারে জানা যায়, এই তুই জন ধর্মপ্রচারক দক্ষিণ-ভামে অবস্থিত "নগর-প্রথমে" ("নাখন পাথোম") সর্বপ্রথম জাহাজ থেকে অবতরণ করেন। ১ এ ছাড়া, ভামদেশে এরপ কিংবদন্তী আছে বে, বৃহদেব স্বয়ং ভামদেশ পর্যাটন করেছিলেন। অবভা শেযোক্ত জনপ্রবাদের সভ্যভা সহক্ষে ঐতিহাসিক ও প্রস্থতান্বিকেরা সংশয় প্রকাশ করে থাকেন।

"মহাবংশে" নিবন্ধ তথ্যাদি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্রামের আদি অধিবাদী "মন্" ও "ধেমির"রা খ্রীষ্টায় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে পূর্ব্ব-ভারতের धर्मे अठावकान्त्र अठावकार्यात काल अथग त्योक्षधान्त्रव সংস্পর্শে আসে। এর পর কয়েক শতাব্দী হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম, সম্ভবতঃ পারম্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ইন্দো-চীন উপদ্বীপের শ্রামল ভূমিতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-কেতন উড্ডীন করে। ইন্দো-চীনের বিভিন্ন স্থান, যথা--- মানাম (প্রাচীন "চম্পা"), কম্বোডিয়া (প্রাচীন "ফুনা-"), খাম ( প্রাচীনকালে, 'বারাবতী', 'লবপুরি', 'জয়শ্রী' নামে নানা রাজ্যে বিভক্ত ) ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা व्यं छेड्य धर्मात्करे मानदत शहन करत । विरामा जात्र छोत्र সংস্কৃতির প্রচার হয়েছিল প্রেম ও মৈত্রীর কে তরবারির সাহায্যে নয়। কিন্তু ইইবোপ আপন সভ্যতা প্রসারের खना डिन्न पथ বেছে নিয়েছিল। यে छम 4 छ। स्रोत हे छ-বোপীয় সভাতার নিয়াম চলি, পিজারে এবং জন পেড়ো ডি আলভারাভো প্রভৃতি নৃশংস জলদহাগণ। স্পেনের এটান ধর্মপ্রচারকেরা আমেরিকায় ধর্মপ্রচারকার্টো व्यत्नकोहे वार्थ इसिहालन, वाहेरवरनद क्रिय होएन-ডোর ক্রধার তরবারির উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ার पक्रन। किन्त ভাবতীয় धर्च-প্রচারকদের স:ফলোর প্রধান কারণ উপদের প্রকা এবং হিশ্বইয়তী।

हेर्त्नाठीरनद गरनक आमित्र अधिवानीत रहारथ हिन्सू अवर रवीक थर्रथंत मर्सा विरमय अटडम हिन ना। क्हे

Major Erik Seidenfaden—"Guide to Nakhon Pathom" 2891

ধর্মের মূলভত্ত্ব বে একই, সম্ভবতঃ সেটা ভারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কারণেই বোধ হয় স্থাম,



স্থামদেশের কতকগুলি আধুনিক চৈত্য

কলোক, চম্পা এবং লাও রাজ্যে যুগপং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হওয়া সবেও দেখানে কোন ধর্মগত অথবা সাম্প্রনায়িক বিরোধের স্কৃষ্ট হয় নি। উপরস্ক, এই সব দেশে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের এমন এক সংমিশ্রণ হয়েছিল যার নিদর্শন আত্ম পর্যন্তও অব্যাহত আছে। সামদেশের বর্ত্তমান অধিবাদী থাইরা গোঁড়া "থেরবাদ" অথবা "হীন-যান" বৌদ্ধর্মে পরম আস্থাবান হলেও হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি এবং পৃদ্ধা-পদ্ধতির প্রতি নিষ্ঠা তাহাদের অপরিদীম। নারায়ণ, মহাদেব, বন্ধা, লন্দ্মী এবং গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে তারা আমাদের মতই শ্রদ্ধাভক্তিক করে।

ভাম দেশে বৌদ্ধর্ম প্রচাবের ফলে জয়ন্ত্রী (অপর নাম নগর প্রথম), বজ্রপুরি (থাই উচ্চারণ, 'পেচার্রি'), লবপুরি (উচ্চারণ, 'লোপ বৃরি'), ভীমপুরি (বর্ত্তমান 'ফিমাই') ইত্যাদি নগবসমূহে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়। প্রীষ্টীয় প্রথম করেক শ তান্ধীতে এই সব নগরে অনেক মনোরম বৌদ্ধ বিহার (উচ্চারণ, 'বিহান') এবং মন্দির ('ওয়াট্') নির্শ্বিত হয়। তাদের স্থ-উচ্চ ভাগ্রায় চূড়াসমূহ আজও তথাগতের বৈবাগ্য-মন্ত্রের জয় ঘোষণা করছে। বৃহত্তর 'থাই'-ভূমির অসংখ্য 'থেমির' বৃদ্ধৃত্তি আজও ভগবান বৃদ্ধের আধ্যান্মিকভার জ্যোতিঃ বিকিরণ করছে স্থবর্গ-ভূমির প্রান্তরে প্রান্তরে

এটার অন্তম থেকে এয়োনশ শতাকী পর্যন্ত 'পাল' ও 'দেন' যুগে বাংলানেশে তান্ত্রিক 'মহাবান' ধর্ম প্রভৃত জনপ্রিয়তা: অর্জন করে। এই ধর্মে হিন্দু ও বৌদ্ধার্ম্ম একটা অপুর্ব্ধ সংমিশ্রণ হয় এবং এই মিলনের প্রভাব দূব-

প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভৃত হয়। স্থমাত্রা, ববৰীপ, বলি, লম্বক, বোণিও এবং পশ্চিম-শ্রামে এই মহাবান বৌদ্ধর্মের প্রসার ঘটে। এ ছাড়া পাল ও সেন যুগের বাংলার বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য মণিপুর, ব্রহ্মদেশ এবং "শান্"-মাগভূমি অভিক্রম করে ভামদেশে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ-শ্রামের 'থাই'-শিল্পকে বিশেষ প্রভাবান্তিত করে।১ বিশেষ করে উত্তর-ভাষের চিয়েং দেনের বৌদ্ধভাস্কর্যা বাংকার পাল-শিল্পের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়। বাংলার মহাযান ধর্ম বোধ হয় কমেতে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সেখানকার ধর্মপরায়ণ সম্রাট যশোবর্মণ "অকোরপোমে" যে বিরাট মন্দিরসমূহ নির্মাণ ক্রিয়েছিলেন ভার শিল্পকলার মধ্যে মহাবান ধর্মবিশাসের ছাপ ফুম্প্ট। অকোওথোমের একটি মন্দিরচ্ডার চতুদিকে বোধিদত্ব অবলোকিতেখনের যে বিরাট মুগাবয়ব নিমিত আচে তা শিল্পকলা এবং আধ্যান্ত্রিক ভাব উভয় দিক দিয়ে বাস্তবিকই অতুলনীয়; কারও কারও মতে অকোরখোম



"ভয়াটু পঞ্ম পৰিত্ৰ" মন্দির—ব্যাহক

মৃলত: শৈব মন্দির। কোন কোন ঐতিহাসিক এবং শিল্পতত্ত্বিদ্ মনে করেন যে, রাজা যশোবর্দাণ সম্ভবত: বোধিসন্ত্ব
অবলোকিতেশ্বকে মহাদেবেরই অক্ততম রূপ হিদাবে করনা
করেছিলেন। এককালে অবলোকিতেশ্বের পূলা চীন,
জাপান, তিবাত এবং অন্যান্য অনেক দেশে ছড়িরে
পড়েছিল।

ত্রদ্ধদেশের ইতিহাদ থেকে অবগত হওয়া বায় বে, খ্রীষ্ট্রীয় ১০৫৭ অব্দে ত্রম্মের রাজা অফুরুদ্ধ টেনেদেরিম উপকৃলে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হীনবান বৌদ্ধ-

১। খ্রীষ্টার অংলাদশ শতাকীতে দকিত-চানের ইলাংসি মধীর উপত্যকা থেকে আগত, খাই'রা ভারদেশ অধিকরে করে সেখানকার, আদি অধিবাসী মন, পেনির, এবং লাওদের পরাজিত করে।



"ওরাট্ ফ্রা কেও" মন্দিরের একটি অংশ-নাক্ক

ধর্মের কেন্দ্র জাতি-অধ্যুষিত থাটন জয় করেন এবং সেধানকার শিল্পীদের সাহায্যে নিজ রাজধানী পাগানের শ্রীর্দ্ধির চেষ্টা করেন। তিনি সেখান থেকে বছ বৌদ্ধ শাল্বগ্ৰন্থ লুঠন করে নিয়ে এদেছিলেন ৷ অমু-ক্ষের চরিত্রে নিষ্ট্রতা এবং ধর্মামুরাগের অপূর্বর মিশ্রণের অক্ত ঐতিহাসিকেরা তাঁকে মধাগুগীয় ইউরোপের সমাট সার্লেমেনের (এ) খ্রীয় ৮ম শতাকী) সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। ভাষের পরলোকগত বিখাত ঐতিহাদিক রাজপুত্র দাম্রোং বাজাহভাবের মতে উক্ত ব্রহ্মদেশীয় সমাট যে নগরের দাংস্কৃতিক সম্পদ লুগন করেছিলেন, সেটি আসলে নগর-প্রথম—থাটন নয়। স্বীয় মত সমর্থনে তিনি যে স্কল যুক্তি বিখ্যাত "আনন্দ" মন্দিরের সঙ্গে নগর-প্রথমের "ফ্রা মেরু" (উচ্চারণ "ক্রামেন") মন্দিরের স্থাপত্যরীতির আশ্চধ্য সাদৃশ্র एक्श वात्र। वाकाञ्चारंवत मर्त्ज, दाका क्रूक्टकृत निर्मात পাগানের 'আনন্দ'-মন্দির নিশ্বিত হয়েছিল নগ্র-প্রথমের শিরত্বমামর "ক্রা মেরু" মৃন্দিরের প্রায় ছবছ অত্করণে।

অংরাদশ ৫ শতাব্দীতে দশিণ-চীন থেকে মোক্লাদের বাবা বিভাড়িত হরে থাই জাতি প্রামদেশে প্রবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে সেধানকার প্রাক্তন অধিবাসী মন্ও ধেমিরদের পরাক্তিত করে সেধানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। বিজয়ী ধাইরা বিজ্ঞিত খেমির অথবা "খোম"দের উন্নতত্ত্ব সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বিধাবোধ করে নি, নবাগত থাইরা বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে "মন্-ধেমির" বৌদ্ধর্ম গ্রহণ করে। মধ্যযুগে চিয়েং দেন, স্বথোদর, স্বর্গলোক, বিষ্ণুলোক, অযোগ্যা (আয়ুথিয়া), লবপুরি, বজ্পুরি, বাং-পা-ঈন ইত্যাদি বিভিন্ন নগরে বৌদ্ধ থাইরা অনেক মন্দির নির্মাণ করে। এ ছাড়া তারা পালি ভাষার বিশেষ চর্চ্চা করে এবং জাতক, পিটক ইত্যাদি বৌদ্ধ শাস্থ্যস্থদ্যই থাই ভাষায় অথবা 'থাই' অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়। ন্যবাযুগে বিশেষ করে আয়ুথিয়া আমলে (Ayuthian period, 1350-1767 A. D.) থাই ভিক্ এবং জানী স্থবিরদের সাধনায় ও চেষ্টায় হান্যান বৌদ্ধধর্ম্মের যে উংকর্ম সাধিত হয়, বাস্থবিকই তা অতুলনীয়।

১१७१ बीहारक भारे जाक्यांनी व्याप्रशिया उक्तरमर्भव রাজা সিনু বৃশিনের ( Heinbyushin ) অভিযাতী সৈশ্ব-বাহিনীর দারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ত্রন্ধদেশীয় দেনা-বাহিনী আয়ুথিয়ার অধিকাংশ মঠ এবং মন্দির ধ্বংদক্রপ পবিণত করে। এর কিছুদিন পরে পরাঞ্চিত থাইরা ভাদের জনপ্রিয় রাজা ফায়া ভাগ্দিন্ অথবা ভাথদিলের ( ভক্ষীলা ) নেতৃত্বে ভাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শেষে নবনিশ্বিত ব্যাহ্বক তথবা ক্রংথেপ (অর্থাৎ দেবভাদের শহর) নগরে বর্ত্তমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন তাপুনক্রাবের পর থাইরানবীন উন্থমে বৌদ্ধর্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতির উৎকর্ষদাধনে রত হয়। ফলে ১৮ল শতাকীর লেমভাগ থেকে খ্রামদেশের বিভিন্ন স্থানে নৃতন স্থাপত্যবীতিতে বহুসংগ্যক মন্দির নিশ্মিত হতে থাকে। এই সব-মন্দির গঠনগৌন্দর্য্যে একটা ष्यपूर्व्य रेविनिष्ठा मा इ करता। वाह्यक नगरत रामव मन्तित নিশিত হয় ভন্মদ্যে "ভয়াট্ আফণ," "ভয়াট্ ফ্রা কেও", "ভয়াট্ বেঞ্চামা পোবিত", "ভয়াট্ ফো" এবং "ভয়াট্ বাজোপোবিত"ই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বর্জমানকালে বৌদ্ধধর্মই শ্রামদেশের জাতীয় ধর্ম (State Religion)। প্রীষ্টানদের ক্যাথলিক মন্দির-বিধির মত শ্রামদেশের মন্দিরগুলি নানা শ্রেণীর পুরোছিতদের বাবা পরিচালিত এবং নিমন্ত্রিত। যদিও "ধর্মক্রক" (মধ্যযুগের ইউরোপীয় নুপতিদের "Defender of Fnith" উপাধির সঙ্গে তুলনায় ) হিসাবে রাজার স্থান সংকাপার, তথাপি তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মন্দিরগুলিকে সাধারণতঃ তুই শ্রেণীতে :বভক্ত করা হয়, যথা সাধারণ মন্দির এবং রাজকীয় মন্দির। সাধারণ মন্দিরগুলির অধ্যক্ষদের "থান দোম কান" এবং তার সহকারীদের "থান মহা" বলা হয়।

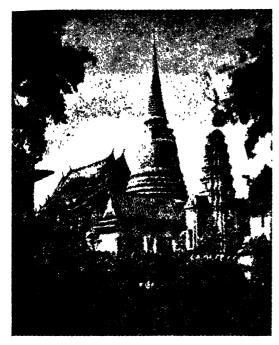

"ভয়টে রাজপ্রাদিত্"--বাাককের একটি আধুনিক বৌদ্ধ মন্দির

অবর পক্ষে রাজকীয় মন্দিরগুলির ভিক্ষ্ অধ্যক্ষদের "চাও খুন থাই" এই শ্রেষ্ঠতম উপাদিতে ভৃষিত করা হয়।

থাইদের সকলকেই অন্ততঃ চার এমাসের জ্বন্ত "ওয়াট্" অথবা মন্দিরে দীক্ষিত ভিকু('ফ্রা') অথবা প্র্যাবেক্ষক হিসাবে অবস্থান করতে হয়।

প্রতিদিন প্রবাহে 'পাই' ভিক্ষা ভিক্ষাগ্রহণের জ্বাল লাকাল পরিক্রমা করেন। বৌদধর্মের আদি শাখা পেরবাদ অথবা হীন্যান ধর্মের এই নিয়ম। ভিক্ষার সংগ্রহ না করলে সাধারণক: ভিক্ষ্দের ভোজন নিষিদ্ধ । ভাই বলে শুধু ভিক্ষারেই যে ভাদের উদরপ্তি ক্যতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই, প্রভাহ প্রত্যায়ে যখন মুণ্ডিতমন্তক ও ঈয্থ-গৈরিক চীবর পরিহিত বালক, ভক্ষণ, প্রোঢ় এবং বৃদ্ধ ভিক্ষ্রা ব্যাহক ও শ্রামদেশের অ্যান্য নগরের বাজ-

পথে মৃত্যুতিতে ভিক্ষার উদ্দেশ্তে পদচারণা করেন এবং
বিনয়-নম্ম ভক্তেরা তাদের খাদ্যন্তব্য উপহার দেয় তথন
প্রবাদী ভারতীয়ের মনশ্চকে স্বতঃই স্থান্য আড়াই হাজার
বংসর পূর্বে ভগবান বৃদ্ধও এমনি ভাবে বেরিয়েছিলেন
ভিক্ষার উদ্দেশ্যে রাজগৃহের পথে নুপতি বিধিসারের
হাদয়কে বিশ্বয়মিপ্রিত প্রদায় অভিভূত ক'রে। ভামদেশে



ভামদেশের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

কতবার আনন্দাপ্ত হাদরে বিশায়ন্ধ দৃষ্টিতে বৌদ্ধ ধাই ভিক্দের ভিক্ষা গ্রহণের দৃষ্ঠ দেখেছি এবং ভারতীয় সভাতার অফুরস্থ প্রাণশক্তি কোথায় নিহিত তা মর্শ্বে মর্শ্বে উপলব্ধি করেছি। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ-প্রচার কলের কঠে বে প্রেম ও মৈত্রীর বাণী উদগীবিত হয়েছিল ভারই প্রভিধ্বনি মৃশ্ব হয়ে শুনেছি দ্রপ্রাচ্যের পথে ও প্রাস্তরে।



# পশ্চিমবঙ্গের খান্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

## এদেবেজনাথ মিত্র

বর্তমান পশ্চিমবন্ধের আয়তন ২০,৩৭০ বর্গমাইল। বর্তমান পশ্চিমবন্ধ যে সকল অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে, গত আদমহামারীর (১৯৪০) হিসাব অহ্যায়ী ঐ সকল অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ২,১১,৯৬,৪৫০ জন। ১৯৪১ সাল হইতে প্রতি বৎসর লোকসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ব ক হইতে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন , তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। বর্দ্ধিত লোক ও আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা হিসাব করিছা বিশেষজ্ঞগণ বলেন বে, বর্তমান পশ্চিমবন্ধের অধিবাদীদের সংখ্যা মোটাম্টি আড়াই কোটি। স্বতরাং পশ্চিমবন্ধের প্রতি বর্গমাইলে (কলিকাতা সহ) ৮৫২ জন লোক বাস করে।

পশ্চিমবদের কৃষি-বিভাগের সেক্টোরী প্রীম্পীলকুমার দে, আই-সি-এস, কতৃঁক সংকলিত Prospectus of Agriculture in West Bengal নামক পুত্তকে পশ্চিম-বঙ্গে বিভিন্ন থান্তশস্ত্রের জমির পরিমাণ এইরপ দেওয়া ইংয়াছে:

| ())   | আমৰ ধাৰ      | 11>6           | একর |
|-------|--------------|----------------|-----|
| (२)   | আউশ ধান      | 389            |     |
| (0)   | বোরোধান      |                |     |
| (8)   | গম           | > • • •        |     |
| ( • ) | ভাল শস্ত     | 3.4.           |     |
| (•)   | আলু          | <b>&gt;</b> 2• |     |
| (1)   | অহাত সন্ত্ৰী | 1100           |     |
| (V)   |              | <b>३</b> ४२•   |     |
| (*)   | সরিবা        | 2 <b>.</b>     | -   |
| (30)  |              | <b>t8</b> •    |     |
|       | অভান্ত বাঘণত | ₹81•           |     |
|       |              |                |     |

(बांर्ड >>,>>,१००० এकब्र

এই হিসাবে দেখা যায় বে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মাথাপিছু খাত্তপক্তের অমির পরিমাণ সবেমাত্র •'৪৭ একর অর্থাৎ দেড় বিঘারও কম। মাথাপিছু ধানের অমির পরিমাণ •'৩৭ একর অর্থাৎ মোটামটি এক বিখা।

শ্রীষ্ক্ত দে মহাশয় তাঁহার পুত্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় ৭ নম্ব টেবলে একরপ্রতি চালের গড় ফলনের এইরূপ হিশাব দিয়াছেন:—

| অামন  | ३२'८ म्        |
|-------|----------------|
| আউশ—  | 2•.» "         |
| ৰোৱে! | > <b>0 ◆</b> " |
|       |                |

4<u>2</u> 95.34

এই হিসাব অন্থ্যায়ী সকল প্রকার চালের বাৎস্ত্রিক গড় ফলন মোটামুটি ৪২,০০,০০০ টন অর্থাৎ ১১,৩৪,২৪,৪০০ মণ।

কিন্ত দে মহাশন্ন তাঁহার পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠান্ন ২১ নম্বর টেবলে দেখাইয়াছেন বে, পাঁচ বৎসরের (১৯৪৩-৪৪ হইতে ১৯৪৭-৪৮ সাল) চালের বাৎসরিক গড় ফলন ৩৫,৪০,৪০০ টন অর্থাৎ মোটার্টি ৯,৫৫,৯০ ৮০০ মণ।

দে মহাশয়ের উপবোক্ত ছুইটি হিদাবের মধ্যে তারতম্য খুবই বেশী, এবং কোন্ হিদাব অমুঘায়ী চালের গড় ফলন ধরা উচিত তাহা দাধারণের পক্ষে ঠিক করা কঠিন।

তাঁহার পৃশুকে গমের গড় ফলনের হিসাবেও এইরপ ভারতম্য দেখা হায়; ৭ নহর টেবলে একরপ্রতি গমের গড় ফলন হইতেছে আট মণ অর্থাৎ বাৎস্বিক গড় ফলন ২>,৬৩০ টন (আট লক্ষ্মণ)।

২১ নম্বর টেবল অফুষায়ী গমের গড় ফলন বাৎস্ত্রিক ২৫,৮০০ টন (মোটায়্টি ৬,৯৬,৬০০ মণ)।

জনগংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফ্রচক্র সেন মহাশয়ের হিগাব অফ্যায়ী গভ ছয় বৎসবের (১৯৮৪-৪৯) চালের ফলন এইরুণ:—

| 7>88  | <b>८२,२</b> ১,••  हेन      |  |  |
|-------|----------------------------|--|--|
| )>8¢  | ٥ <b>٤</b> ,১٠,٠٠          |  |  |
| >> 84 | ₹ <b>₽</b> ,3 <b>♦</b> ,•• |  |  |
| >89   | 9 <b>6</b> ,8 <b>7</b> ,•• |  |  |
| 7>8A  | ۰۰,۶۹,۹ <b>۰</b>           |  |  |
| 3989  | <i>ও</i> ব,৯৩,০০           |  |  |

উপবোক্ত ফলনের গড় হিসাব হইতেছে ৩৪,৯৭০০০ টন (মোটাম্টি ৯,৪৪,২৮,০০০ হাজার মণ)। মন্ত্রী মহাশবের হিসাব অমুষায়ী গমের গড় ফলন ২৭,০০০ টন (৭,২৯,০০০ মণ)। এই হিসাবের সহিত্ত দে মহাশবের ২১ নম্ব টেবল অমুষায়ী গড় ফলনেরও কিছু পার্থক্য'দেখা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ব শাল্পের অধ্যাপক ডাঃ পূর্বেন্দুকুমার বস্থ মহাশহের মতে পশ্চিমবলে জোরার, ভূটা, বাজরার বাৎসরিক গড় ফলন ৪০ হাজার টন (১০,৮০,০০০ মণ)।

স্তরাং উপরোক্ত বিভিন্ন হিসাব অফ্রায়ী চাল, গম, ভূটা, জোয়ার ও বালরার ফলনের পরিমাণ বিভিন্ন। বধা:—

এই প্রবন্ধ কিথিবার পর ভানিতে পারিরাছি বে অনেক আরো

প্রতি,বংসরের শত্ত-কর্তন-পরীকার উপর নির্ভর করিরা যে মহাশরের ৭

নবর টেবল অনুবারী হিনাব করা হইরাহে ;—সেবক

| (১) শীৰুক দেখ | হাপরের 🤉 ন     | पत्र क्रिय  | ৰ অসু | गांदव           |              |
|---------------|----------------|-------------|-------|-----------------|--------------|
| চাল ব         | 12 t           | व           | ( >>  | 98,28,800       | मन )         |
| প্ৰ           | 2300.          | म           | (     | <b>V</b> ····   | মৰ )         |
| ভূঠা ও বাৰরা  | 8 t            | म           | (     | >·,r····        | মণ )         |
| ষোট - 8       | 20200. 5       | न           | ( >:  | ,49,+88++       | মণ )         |
| (২) এবুক দেন  | হাশরের ২১      | नचत्र ८हे   | বল অ  | যুসারে          |              |
| চাল           | 4.8.8.         | <b>हेन</b>  | ( )   | , ee, > . v     | মণ )         |
| প্ৰম          | 264            | <b>हे</b> म | (     | *>**            | মণ )         |
| ভূটা ও জোরার  | 8              | <b>ট</b> न  | (     | >• <b>x••••</b> | ৰণ )         |
| <b>ৰো</b> ট   | ৩৬.৬২          | <b>ট</b> न  | (     | 19618           | <b>ৰ</b> ৭ ) |
| (৩) জনসংভরণ   | বিভাগের মন্ত্র | মহোদ        | अब हि | নাৰ অনুসাং      | র            |
| চাল           | 987000         | টৰ          | ( )   | ,88,27,•••      | <b>ম</b> 4)  |
| প্ৰম          | 29             | টৰ          | (     | 123             | মণ )         |
| ভূটা ও জোরার  | 8              | <b>ট</b> न  | (     | >               | মৰ )         |
|               |                | – টৰ        |       |                 |              |
| মোট           | 9648           | *           | ( >   | ,62,99,•••      | ষণ )         |

বিশেষজ্ঞগণের মতে উৎপন্ন শস্তের শতক্রা ১০ ভাগ বীজের জন্ত এবং কয়-ক্ষতির জন্ত বাদ দেওয়া আবশ্রক। স্থতরাং এই ছিসাবে কেবলমাত্র খাদ্যের জন্ত পাওয়া যায়:—

- (১) শ্রীযুক্ত দে মহাশরের ৭ নম্বর টেবল অনুসারে ৩৮৪২৬৬৭ টন অর্থাৎ ১০,৩৭,৭৩৯৬০ মণ
- (২) শ্রীযুক্ত দে মহাপরের ২১ নম্বর টেবল অনুসারে ৩২৪৫৫৮০ টন অর্থাৎ ৮.৭৬,৩১৬৮০ মুণ
- (৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রীমহোদরের হিসাব অনুসারে ৩২০৭৬০০ টন অর্থাৎ ৮,৬৬,১৩,৩০০ মণ

বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্ত গাড় মাথাপিছু দৈনিক ৭ হইতে ৮ চটাক (১৪ হইতে ১৬ আউন্স) চালের প্রয়োজন। আমরা মাথাপিছু দৈনিক ৮ ছটাক ধরিয়া ভিসাব কবিব।

বিভিন্ন সংখ্যাবিদ্পাণের সিকান্ত অনুষ্থায়ী ১০০ জন লোকের মধ্যে গড়পড়ত। হিনাবে প্রাপ্তবয়ন্তদের সংখ্যা শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জন; কোন কোন বিশেষজ্ঞ ৮৫ জনও ধরেন; অর্থাৎ এক বংশর বন্ধদের শিশু ও প্রাপ্তবয়ন্ত ব্যক্তিসহ মোট ১০০ জনকে ৭৫ হইতে ৮৫ জন প্রাপ্তবয়ন্ত ব্যক্তির স্থান ধ্বা হয়।

ভাঃ এক্বরেভের হিশাব অন্থবারী পশ্চিমবলের আড়াই কোটি লোক ২,০৯,১৬,৬৫০ জন প্রাপ্তবয়ক লেকের শমান; অর্থাৎ শভকরা মোটামুট ৮৬৬৫ জন।

শামরা ডাঃ এক্ররেডের হিসার শাসসারে প্রাপ্তব্যক্ত লোকের সংখ্যা ধরিরা খাডের প্রয়োজনের পরিমাণের হিসাব ধরিব। এই হিসাবে প্রয়োজনের পরিমাণ এইরুণ :—

২০৯১৬৬০০ ×৮ ছটাক × ৩৫৬৫ — ৩৫৩৪০০০ টন শ্রব্যি

[৯৫৪,১৮,৫২৮ খণ।

এই হিসাব অহ্বায়ী বাছতি বা ঘাটতির পরিমাণ এইরপ:—(১) শ্রীর্ক্ত দে মহাশরের ৭ নম্ব টেবল অহ্বায়ী বাড়তির পরিমাণ ৩০৮৬৬০ টন অর্থাৎ ৮০,৫৫,৪০২ মণ।

- (২) প্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অন্থযারী মাটভির পরিমাণ—২৮৮৪০০ টন অর্থাৎ ৭৭,৮৭,৮৬৮ মণ।
- (৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের হিসাব

  শহরায়ী ঘাটভির পরিমাণ ২২৬৪০০ টন অর্থাৎ ৮৮,০৫,২২৮
  মণ।

জনসংভবণ বিভাগের সচিব মহাশরের।ইসাব অহুষায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২৭৫০০০ টন (মোটাম্টি ৬৪,২৫,০০০ মণ) গমের প্রয়োজন হয়; উৎপাদনের পরিমাণ ২৭০০০ টন (মোটাম্টি ৭২০০০০ মণ)। স্থভরাং ভাহার হিসাব অহুষায়ী গমের ঘাটভির পরিমাণ ২,৪৮,০০০ টন (মোটাম্টি ৬৬,০৬,০০০ মণ) এবং চালের ঘাটভির পরিমাণ ৭৮,৪০০ টন (২১,১৬,৮০০ মণ):—

মন্ত্রী মহাশয় অন্ত এক বকুতায় বলিয়াছেন:---

"The position in West Bengal in this respect is worse than the All India position and Prof. Mahalanobis on the basis of several pre-war diet surveys has given us an estimate of over 15 ounces per day per capita normal consumption of cereals in West Bengal. On this basis the normal requirement at present is 3.8 million tons against the net yield of 3.4 million tons, revealing a normal deficit of over 400 thousand tons."

ইংগর অর্থ এই বে, সর্বভারতীয় খাদ্যাবন্থ। অপেকা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের অবন্ধ। অধিকতর মন্দ; অধ্যাপক মহলনাবিশ মুজের পূর্বের খাদ্য সম্বন্ধে যে সকল তথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন ভাহার ভিত্তিতে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রভাক দিন মাধাপিছু ১৫ আউলের (৭॥ ছটাক) উপর তথুল গভীয় খাদ্যের প্রভাজন। তাঁহার এই হিসাব অহ্বাধী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ভত্তলভাতীয় খাদ্যের খাভাবিক বার্ষিক প্রয়োজন ৩৮ লক্ষ টন অর্থাৎ ১০,০৬,০০০০ মণ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন ভত্তলভাতীয় খাদ্যের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন অর্থাৎ ১,১৮,০০,০০০ মণ। অভএব ঘাটভির পরিমাণ চার লক্ষ্ক টন অর্থাৎ ১,০৮,০০,০০০ মণ। এ ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদর কোন্ ভিত্তিতে খাদ্যশক্ষের উৎপাদনের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ্ক টন এবং প্রয়োজনের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ্ক টন ধরিয়াছেন ভাহা বুরা ঘাইভেছে না।

বাহা হউক, মোটাস্টিভাবে বনিডে পারা বার বৈ, দে মহাশবের ২১ নবর টেবল অহ্বায়ী হিসাব এবং জন-সংভবণ বিভাগের মনী মহাশবের এবনোঞ্চ হিসাব এবি 20.4

3384

সমান এবং এই হিদাব অত্যায়ী ইহাও মোটামূটি ভাবে বলা যায়, ততুসঞ্চাতীয় খাদ্যের ঘাটভির পরিমাণ তই লক্ষ্ টন। ভবে চালের ঘাটভির পরিমাণ মোটেই আশহাজনক নছে।

জনসংভবণ বিভাগের মন্ত্রী প্রীপ্রফুলচন্দ্র সেন মহাশয় এক বক্তৃভায় সংগ্রহের যে হিদাব দিয়াছেন ভাহা এই রূপ: বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ সংগ্রহের পরিমাণ শতকরা সংগ্রহের টন টন পরিমাণ ১৯৪৪ ৪২২১০০০ ৪১৫০০০ ১৮৮ ১৯৪৬ ২৮৯৫০০০ ৪১৫০০০ ১৬৭

উপরোক্ত পরিমাণ আভ্যন্তরিক সংগ্রহ (মোটাম্টি ৪২ লক্ষ টন) ব্যক্তীত মোটাম্টি ৩২ লক্ষ টন (চাল, গম ও গমজাত খাদাসহ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং ভারতের বাহির হইতে আমদানী কবিতে হয়। স্থ্যাং মোট সংগ্রহের ও আমদানীর পরিমাণ মোটাম্টি ৮ লক্ষ্টন।

৮ লক্ষ্টন সংগ্ৰহের ও আমদানীর সাহায়ে বিধিবন্ধ
"বেশন" (Statutory Rationing) অহয়য়ী কলিকাতা
ও অক্সান্ত শহরের ও বড় বড় প্রভিষ্ঠ নের (বেলওয়ে, চাবাগান ইত্যাদি) মোট ৬৪ লক্ষ্প লোককে নির্দ্ধাবিত
"বেশন" দেওয়া হইভেচে এবং ইহা ছাড়া অক্সান্ত ঘাটতি
অঞ্চলেও চাল সরবসংহ কবিতে হয়। উপবোক্ত ৬৪ লক্ষ্প
লোকের মধ্যে ৮ লক্ষ্প লোক বড় বড় প্রভিষ্ঠানে নিযুক্ত
আছেন।

এই হিনাব অমুধায়ী ৬ও লক লোক দৈনিক গড়ে প্রায় ৬ ছটাক (১২ আউন্স) চাল ও গমজাত খান্য পাইয়া থাকেন।

ঘাটতি অঞ্চলে চাল সরবরাহের মোটাম্টি হিসাব এইরপ:

(১) ২৪ প্রগণা ৪-৬৪৫ মণ
(২) হাভ্ডা ৬-১-- "
(৩) হগলী ২৯৬-- "
(মাট ১৩--৪৫ মণ (৪৮১৭ টন)

উপরোক্ত তৈরাশিক ছিণাবের সাহায়ে দেখা বাইতেছে বে, দৈনিক মাথাশিছু পড়ে ৮ ছটাক তপুদ-জাতীর খাদ্য গ্রহণ কবিলে পশ্চিমবলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় মোটাম্টি ৩ই লক্ষ্টন। অনেকেই বলিতে পাবেন বে, যথনা ৩ই লক্ষ্টন খাছা বাহির হইতে আমদানী করা হইতেছে তথন বেশন এলাকার দৈনিক মাথাশিছু ৮ ছটাক হিসাবে তপুল জাতীয় থাত সরবরাই করা ইইভেত্তে না কেন ? সাধারণ বৃদ্ধির সাহায়ে বলা যায় যে, সংগ্রহের পরিমাণ কিছু বাড়াইলেই রেশন এলাকায় মাথাপিছু দৈনিক আট ছটাক হিসাবে দেওয়া যায়। আবার জনেকের মতে সরকারী গুদামসমূহে অযথা অধিক পরিমাণ চাল, গম প্রভৃতি নই ইইভেছে। ইহা নিবারণ করিতে পারিলেই দৈনিক মাথাপিছু আট চটাক হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের ব্যক্তিগত মত এই যে, রেশন এলাকাসমূহে গড়ে দৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক হিসাবে থালা সরবরাহ করা অসম্ভব নহে। ইহা করিলে বর্ত্তমান অসম্ভোষ জনেক পরিমাণে দ্র হইবে এবং রেশন এলাকাসমূহের নিকটছ "কালোবাড়ার" খুবই মন্দ গতিতে চলিবে।

পরিশেষে এ সহয়ে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা দাকার। স্বাপেকা প্রয়েশনীয় কথা এই যে, চালের পড়ফলন অহুষায়ী প্রতিবংসর ফদল পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ ছয় বংসবের ম:ধ্য এক বার কি তুই বার স্বাভাবিক বা গড় ফলন হয়; এবং এক বাঃ স্বাভাবিক ফলন অপেক।বেশী ফদল পাওয়া যায়। স্বভরাং গড়-ফলন ধরিয়া সকল বংসরের ঘাটভির হিসাব করিলে উহা নিভূলি হ্ইবেনা। দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক অপেকা অধিকতৰ ফলন हर्ग । दिवानिक हिमार्य यात्र (एवा यारेर्य (४, आड़ारे কোটি লোকের খাদ্যাভাব ঘটিবে না, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্র উহার বিপরীতই দেখা যাইবে , কারণ স্বাভাবিক অবস্থয়ে ফলনের সম্পূর্ণ অংশ বাজারে আসে না। ইহা জানা কথা ষে, যাহাদের জমির পরিমাণ বেশী তাহারা উৎপন্ন ফদলের কভকাংশ গোলায় মজুত করিয়া রাখেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফসলের অন্ততঃ শতকরা ৭৮৮ ভাগ বাজাবে আংদে না, বড়বড় কুষকদের ঘ:র গোলায় মদ্ভুত থাকে। এই ভাবে মজুত রাধা খুবই স্বাভাবিক, কারণ পল্লী অক্লে धानित लामाहे कृषकरमत्र वाहि। कान वरुत्र कम्म ना ছইলে বা কোন বৎসর ফসলের পরিমাণ কম হুইলে ধানের গোলাই তাঁহাদের রক্ষা করে; টাকার প্রয়োজন ছইলেই ধান বিক্রয় করিয়া প্রয়োজন মিটানো হয়।

কিছ বর্ত্তমান অবস্থায় "কণ্ট্রোল" (নিয়ন্ত্রণ) ও সংগ্রহনীতির ফলে বড় বড় ক্ষকেরা শতকরা ১।২ ভাগের বেশী মক্ত রাখিতেছেন না। ইহা নিজের অভিক্রতা হইতে বলিতেছি। নিজেদের প্রয়োজনমত ধান রাখিয়া বে অবশিষ্ট অংশ সরকারকে বিক্রয় করিতেছেন ভাষা নহে; সহকারী সংগ্রহের আশহার মক্ত রাখিতেছেন না। গোপনে অধিক্যুল্যে অন্ত স্থানে বিক্রয় করিতেছেন। কোথাও কোথাও পাকিস্থানেও চালান হইতেছে।



চীনের ক্-মিন-টাঙ্দলের শেষ আশ্রয় ফরমোঞ্চার একটি উপত্যকা



ভামের বৌদ মন্দির—'ওয়াট্ আরুণ'





## বিস্মৃত মহানগরী অশিও

## জ্রীনিরুপমা নায়ার

অনাদিকাল থেকে বছল্ডময়ী প্রকৃতির নির্দ্ধ থেয়ালে বে কত সমৃদ্ধিশালী মহানগরী জনপদ ও মানবের বিবিধ কীর্ত্তির নিদর্শন পৃথিবীর বুক ছইতে নিশ্চিক্ছ ছইয়া গিয়াছে তাহার অস্ত নাই। প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার একটি নিদর্শন সম্প্রতি উদ্বাটিত ছইয়াছে ইন্দোচীনে। সাইগন যাত্রগৃহের অধ্যক্ষ ডাঃ লুই ম্যালারেটের অক্লাস্ত প্রয়াসের ফলে ভূগর্ভে বিলুপ্ত এই জনপদটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইন্দোচীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে মেকঙ ব-দ্বীপে এটি অবস্থিত। স্থানটির অবস্থিতি এবং সেধানে প্রাপ্ত বিবিধ বস্ত হইতে অমুমিত হয় বে, প্রীইপূর্ব ১০০ অন্ধ হইতে ৬০০ প্রীহান্ধ পর্যন্ত উক্ত জনপদটি বর্ত্তমান সিকাপুরের মত প্রাচ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ-ইন্দোচীনের চামীরা স্থানটিকে 'অশিও' বলিয়া থাকে।

উক্ত স্থানটি এখন অধিকাংশ ব-দ্বীপের মত পঙ্কিল জলাভূমিবিশেষ। বংসরে চারটি মাস মাত্র ইহার মাটি শুষ থাকে, বাকি আট মাদ নিমৰ্জ্জিত থাকে তিন ফুট জনের নীচে। ধান্ত চাষের পক্ষে স্থানটি বিশেষ উপযোগী, কিছ স্থানীয় ক্লষকেরা উক্ত জমিতে ফসল বুনিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তাহাদের বিখাস ঐ স্থানে বছ অপদেবভার বাদ। ষ্থনই কোন চাষী ওখানে ফসলের বীক্স বপন ক্রিয়াছে তথনই সে অকমাৎ মৃত্যুম্থে পতিত হইয়াছে। স্তরাং কোন অজানা যুগ হইতে অশিওর স্থবিশাল ১০০০ একর (প্রায় ৩৪০০ বিঘা) জমির বুকে কীর্ত্তিনাশা খেয়ালী মেকং নদী অবাধে পলিমাটি ঢালিয়া গিয়াছে এবং ভাহাতে জুলিয়াছে বিবিধ তুণ্ভুলা ভক্ষতা ভাষা নিশ্চয় ক্রিয়া বলা क्रिन। निक्रेटवर्खी भन्नोत्र हाशौदा व्यादश्व वरन रह, औ জ্বল-মধ্যে অসংখ্য, বিরাটকায় প্রস্তর্থগুসমূহ পড়িয়া षाছে। প্রতি বংসর নির্দিষ্ট দিনে আশপাশের পল্লীসমূহের চাষীরা ফল-মূল, ঝলসানো বরাহ ও কুকুট লইয়া সেধানে যায় এবং সেই শিলাখণ্ডগুলিকে পুদ্রা করিয়া দ্রব্যগুলি ष्प्राप्तवाचा प्रतिकार किया प्राप्त विश्वा प्राप्त । তাহাদের দৃঢ় বিশাস বে, অশিওর অধিষ্ঠাতা অপ-দেবভাদের এ ভাবে তুষ্ট না করিলে ভাহারা কুদ্ধ হইয়া চাবীদের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারে। বিশ্বত অতীতে বে হান হুদূর রোম, মিশর, পারস্ত, ভারত ও महाठीत्नव विनक्तव निकृष्टे वित्नव आकर्वनीय वानिका-ক্ষেত্রণে পরিচিত ছিল আৰু সেই বিলুপ্ত নগরী অশিও

সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসী, ইন্মোচীনের গ্রীব নিরক্ষ চাষীদের প্রম্থাৎ এই কুসংস্থারমূলক উক্তিটুকু ছাড়া আর কোন ধবরই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদের নিকট ভূতলে ইতন্তত: বিক্ষিপ্ত বৃহৎ শিলাধগুসমূহের কথা শুনিয়া প্রস্তুত্তবিদ্ ম্যালারেটের মনে সেগুলি প্রীক্ষা করিতে ছর্দমনীয় কৌতুহল জন্মে।

১৯৪২ সাল। সমগ্র ইন্মোচীন তথন জাপানের কবলিত হইষাছে। ফ্রান্সের সহিত সমুদয় যোগস্ত্র বিচ্ছির হওয়ায় সারা দেশে অভ্তপূর্ব বিশৃত্বলা দেখা দিয়াছে। কিন্তু নানারণ বাধাবিপত্তি স্ষ্টি হওয়া সন্ত্রেও ম্যালারেট বহস্তাবৃত অশিওর কথা বিশ্বত হন নাই। ঐ বংসর এপ্রিল মানে কয়েকজন সহকৰ্মী সহ তিনি অশিও অভিমূখে যাত্ৰা করেন। সে সময় হঠাৎ মেকং নদী ব্যায় পরিপ্লাবিত হইয়া যায়। সাইগন থেকে স্থলপথে অশিওতে পৌছানো অভ্যস্ত বিপজ্জনক ও কষ্টকর। মেকং ব-দ্বীপের শত শত একর-ব্যাপী ধান্তকেত আড়াই ফুট বস্তার কলে নিমক্তিত হইয়া যায়। দক্ষিণ-ইলোচীনে যে প্রকার ধার জন্মে কেবলমাত্র অহরপ জমি ও আবহাওয়াই তাহার উপবোগী। সেই বিশাল শশুভূমির কিছু উত্তরে অবস্থিত এক অনতি উচ্চ শৈলশ্ৰেণী—নাম বোধি পাহাড়। ইন্দোচীন ও খ্ৰাম রাজ্যের দীমান্তে অবস্থিত হন্তী পর্বাতের (Elephant Mountains) ইহা একটি শাখাবিশেষ। বোধি পাহাড हरे एक करवक मारेन शक्तिम निगस्थाना वी नम्छन स्त्री।

ভাঃ ম্যালারেটের চাষী গাইভ বলে, ইহাই সেই
অপদেবভাদের আবাসভূমি অশিও। বহুদের সাহায্যে
বানিকটা অমি পরিজার করিয়া ভাঃ ম্যালারেট দেবেন
স্থোনকার অমি ছানে ছানে তেউ-বেলানো—ভাঁহার মনে
হয় এটা সম্ভবভঃ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল।
উঁচু ভরগুলি অধিকাংশ ছলেই শুদ্ধ ও পর্মুক্ত। চাষীদের
বর্ণিভ, বড় বড় শিলাধগুগুলি সেই উচ্চ ভরের অমিতে
পড়িয়া আছে। পরীকা করিয়া দেখা গেল, সেগুলি
সমকোণ ভবে বিভিন্ন আকারের। শিলাধগুগুলি বে
একদা স্বর্হৎ ইমারৎ বা নগর-প্রাচীর নির্দাণে ব্যবস্থৃত
ইইয়াছিল ভাহা প্রমুভগুবিদ ম্যালারেটের ব্রিভে বিলম্ব
ইইনাছিল ভাহা প্রমুভগুবিদ ম্যালারেটের ব্রিভে বিলম্ব
ইবাছিল বার্নিভাই আকর্ষণ করে। এক স্থানে বানিকটা
অমি ধনন করিভেই ভাহার সকল সংশন্ধ ঘূচিয়া গেলঃ

তিনি ব্ঝিতে পারিলেন মৃত্তিকায় অর্ধপ্রোথিত দেই প্রতর্প্তলি কোন বিশ্বত নগরীর বৃহৎ অট্টালিকার স্বদৃঢ় বনিয়াদ। সেধান হইতে মৃৎপাত্তের ক্ষেক্টি ভগ্ন থণ্ডও আবিষ্কৃত হইল। দক্ষিণে আরও কিছু দূব গিয়া দেখিলেন, গভীর অরণামধ্যে পড়িয়া আছে ক্তকণ্ডলি স্তপের ভগ্নাবশেষ। একটি ধ্বংস্ভুপের নীচে কাক্ষকার্য্যচিত একটি বৃহৎ লৌহথণ্ড তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশিওর অনেক্থানি ভাষ্পা পর্যবেক্ষণ করিয়া ও ফটো লইয়া ভাঃ ম্যালাবেট সেবার সাইগনে ফিরিয়া যান।

পর বংসর জাত্যারী মাদে তিনি অনেক যন্ত্রপাতি ও অক্সাক্ত প্রয়েজনীয় বস্তুসহ অশিও যান দেখানকাব মৃত্তিকা ধনন করিয়া ভূগর্ভে নিহিত রহস্ত উদ্ঘাটিত করিবার অভিপ্রায়ে। তিনি ইহার বিভিন্ন অংশে প্রায় কুড়িটি খাত খনন করেন। এক স্থানে আড়াই ফুট গর্ত্ত ধনন করিতেই মৃত্তিকামিলিত অতি কৃত্ৰ কৃত্ৰ অৰ্থবৰণা তাঁহার দৃষ্টি আকৰ্ষণ করে। সেই অংশটি ধরিয়া বরাবর যে ট্রেঞ্চ খনন করা হইয়াছিল সেটি দৈর্ঘ্যে ছয়শত গল। ভাহার প্রভাক অংশেরই মাটির ভিতরে অফুরূপ ভর্বরেণু পাওয়া যায়। প্রথমে ডা: ম্যালারেট মনে করেন, হয়তো ইহা প্রাচীন कारनव कान विलुध नमीभर्छव चर्गथनि इटेरव। किन्छ অমুবীক্ষণ যন্ত্রে স্বর্ণকণাগুলি পরীক্ষা করিতেই তাঁহার এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন দেগুলি স্বর্ণালকার নির্মাণকালীন সোনার গুড়া। স্থতরাং এই খানে একলা যে অৰ্ণকারপল্লী বিভামান ছিল সে বিষয়ে छिनि निः मः मा इहेरनन । गानार्त्रि जानस्विध्तन कर्ष्ट्र তাঁর সহক্ষীদের বলিলেন, "বেখানকার স্বর্ণকারপল্লী ছিল এতথানি জায়গা জুড়িয়া, না জানি সে জনপদ ছিল কত সমুদ্ধিশালী।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, অর্থকণাগুলি অমির উপরের 
ভাবে না থাকিয়া আড়াই ফুট নিম্নে নিমজ্জিত ইইল কি করিয়া ? ইহার উত্তর হইল এই বে, অশিও নগরী ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়ার পর উক্ত অংশে প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের ফলে এক্লপ একটি ভৌগোলিক পরিবর্জন ঘটে যাহার দক্ষন সমগ্র অশিও নগরী ভারতবর্ষের নালন্দার ন্যায় ভূগর্জে ভূবিয়া 
যায়। বিধ্যাত ভূতত্বিদ ভাঃ ভবি বলেন যে, হত্তী 
পর্বত ইইতে মেকং নদের আনীত অপর্যাপ্ত পলিমাটি 
এই দেড় সহত্র বৎসরে সমগ্র অশিওকে আড়াই ফুট পুরু 
আত্তর্বে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অশিওর দক্ষিণাংশেও 
একই ভবে বিশ্ব অশিওর নাগরিকদের ব্যবহৃত নানাক্ষপ 
ক্রব্যাদি আবিকৃত হয়; ব্থাঃ কাঁচের পুঁতি, কয়লার 
টুকরা, ভগ্ন বেকাবী, পানপাত্র, কড়া, খুনতি, ছুরি, শাবল

ছোট বড় কোটা ও বান্ধের ভাঙা টুকরা। এই সমস্ত জব্যের নীচে দৃষ্ট হয় প্রস্তরনিমিত গৃহের ভিত্তি। কংগ্রুটি মানে তুই ফুট পরিধির কভকগুলি গলিত কাঠের গুঁড়ির অবলিষ্টাংশও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি যে কাঠ-নিমিত গৃহের ভিত্তি ভাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দোচীনের সাধারণ অধিবাসীদের জায় অশিওবাসীরাও অধিকাংশই কাঠের গৃহে বাস করিত।

অশিওর উত্তরাংশে আড়াই ফুট জমির নিম্নেও কোন क्षवाणि पृष्टित्राघत इत्र ना ; जात नमच्छी हे भनिमाछि । ভাড়া করা শ্রমিকরাও প্রথমে মিছামিছি খনন করিতে বাজী হয় নাই। শেষে ডাঃ ম্যালারেট ভাহাদের পারিশ্রমিক কিছু বাড়াইয়া দিগা স্বয়ং শাবল লইয়া ভাহাদের সহিত ট্রেঞ্চে অবতরণ করেন। আলগা মাটির মধ্যে একটি কঠিন চকচকে জিনিষ হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ভাহাতে উৎসাহিত হইগা উঠেন, অল্প খনন করিবার পর দেখা যায় সেটি একটি পূজার ভাষ্র-পাত্তের ভাঙা অংশবিশেষ। ডাঃ ম্যালারেট তথন শ্রমিকদের মজুরি **দিগুণ বাড়াইয়া দিয়া আরও ধনন ক্**রিতে ভাহাদের আদেশ দেন। সাড়ে সাত ফুট মাটি খুঁড়িবার পর লৌহদও, লৌহনির্মিত কোন বিশ্বত ষল্লের চাকা, তামার পাত, ওয়াশার, টিনের টুকরা, টিনের বাক্স, দন্তা, ব্রোঞ্চ, লোহার বৃহৎ চাঙর, ভাত্র গলাইবার পাত্র এবং তাহার নিকট প্রস্তরনির্মিত বৃহৎ চুলী ইত্যাদি আরও অনেক বিশায়কর বস্তু স্থাবিষ্ণুত হয়। সেই বিলুপ্ত নগরীর অধিবাসীরা বিবিধ শিল্পে কিরূপ নৈপুণা লাভ করিয়াছিল এই জং ধরা ভূ-প্রোথিত বস্তগুলি তাহারই নিদর্শন। ডাঃ म्यामादिक अरे नव चारिक्का, ध्वःमश्राश नगदीरक चृत्र প্রাচ্যের ভেনিস নামে অভিহিত করেন। অশিওর অধি-काः म गृह । मिलवानि निश्वानार्ष् প্রস্তরানি নিকটবণ্ডী বোধি পাহাড় হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

অশিওর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের অধিবাসীরা কেন যে প্রস্তরনির্দিত উচু থাম বা বৃহৎ ও ডি পুঁছিরা তাহার উপর গৃহ নির্দাণ করিত তাহাও বৃঝিতে পারা গিয়াছে। নগরের উক্ত অংশে অফুরুণ গৃহের নিদর্শন অনেক পাওরা গিয়াছে। তাঃ ম্যালারেট এই সমস্ত বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, ছ'হাজার বৎসর পূর্বে অশিও সমুজোপক্লে অবস্থিত ছিল। উপক্লম্থ জমি বর্বাকালে বক্তার প্রাবিত হইত বলিয়া এই অংশে গৃহাদি অফুরুণ প্রতিতে নির্দিত হইত। কিন্ত প্রাকৃতিক বিধানে মেকংনদীর আনীত পলিমাটি দারা অশিওর উপক্ল-সীমা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সরিয়া বার; ফলে ছই হাজার বৎসর পরে

আৰু সম্প্র হইতে অশিওর দ্বত্ব বোল মাইল! অশিওর সমকালে শ্রাম উপসাগর আবও প্রশন্ত ছিল। অনেক প্রাচীন পরিবাশকের অমণ-বৃত্তাত্তে উহা মহাসম্ভ নামে অভিহিত হইরাছে। কিন্তু মেকঙের ব্যীপক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ায় শ্রাম উপসাগরের পূর্ব উপকূল-রেখা ক্রমণঃ পশ্চিমদিকে আগাইয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই স্থবিশাল ব্যীপের আয়তন বংসরে আশী গল্প করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। মালয়ের উত্তরপ্রাক্তম্ব কেলানটান জেলা হইতে ইন্দোচীনের দক্ষিণভাগে জিহ্বাকৃতি ব্যীপের দ্বত্ব এখন ২০৪ মাইল। এই বৃদ্ধি এভাবে চলিতে থাকিলে আরও ছয় হালার বংসর পরে অর্থাৎ ৭৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান শ্রাম উপসাগর দক্ষিণ্টান সমুদ্র হইতে বিচ্ছির হইয়া উত্তর-এশিয়ার উরাল হাদের মতই একটি বৃহৎ হলে পরিণ্ড হইবে; এবং মালয় ও ইন্দোচীনের মধ্যে প্রথম স্থলপথ রচিত হইবে।

জাপ-শানিত ইন্দোচীনে ফরাসীদের উপর নানারপ আইন-কান্থন প্রযুক্ত হওয়ায় ডাঃ ম্যালারেটকে বিতীয় অভিযান অসম্পূর্ণ রাধিয়াই সাইগনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

ওদিকে, অশিওর জঙ্গলাকীর্ণ অলাভূমিতে আসিয়া কতকগুলি সাহেব মৃত্তিকাগর্ভ হইতে অনেক মৃল্যবান জিনিষ আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—এই গুজবটি নিকটছ পল্লাসমূহে প্রবেশ করিয়া নিরক্ষর চাবীদের চঞ্চল করিয়া ভোলে। ভাহারা মনে করে সেই স্থানে বৃঝি স্বর্ণধনি বা গুপ্তধন লুকানো আছে। ভাহার পর হইতে দলে দলে চাবীরা প্রংস্ক্র সহকারে শাবল কোদাল ইত্যাদি কাঁধে লইয়া অশিওর দিকে রওনা হয়। অশিওর বক্ষ ধনন করিয়া বহু দ্রব্যসামগ্রী ভাহারা প্রাপ্ত হয়। কিছু নিরক্ষর চাবীরা এই সমন্ত জিনিষের প্রত্নভাত্তিক মূল্য ব্ঝিতে পারে নাই, এবং এগুলিকে স্বর্দ্ধে কার্যক্ষেপ্ত কর্মাণ্ড করে নাই—ফলে বিল্প্ত নগরী অশিওর অভীত্ত গৌরবের সাক্ষ্যস্বরূপ এই সমন্ত প্রত্নদ্রব্যাদি কিছু কিছু বিনষ্ট হইতে থাকে।

ডাঃ ম্যালারেট অনেক চেষ্টার ফলে জাপানীবের বন্দীনিবাস হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং পরে জানিতে পারেন
বে, অশিওর অতীত গৌরবের বহু অমূল্য নিদর্শন চাষীদের
হস্তগত হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে করেকজন সহকর্মী
সমভিব্যাহারে ঐ সকল পল্লীতে গিয়া চাষীদের নিকট
প্রত্মপ্রভলির থোজ লন এবং সেগুলি উপযুক্ত মূল্যে
কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবন তাক্কারা প্রফুলচিতে
রুড়ি বোঝাই করিয়া রকমারি ফ্রব্য তাঁহার সম্মুখে আনিয়া
হাজির করে। জিনিসগুলির সংখ্যা কুড়ি হাজার। ডাঃ

यानादारे नवश्वनिष्टे क्वयं करवन। त्मश्वनिव मरशा निनिष्टे-क्वा अक्षि धानी वृद्धभृष्ठि भाउषा यात्र ; हेहा अक्रत भाइ পাউও এবং ঞ্মীষ্টপূর্ব্ব বিভীয় শতকে নির্শিত বলিয়া অমুমিত হয়। অশিওতে প্রাপ্ত মূল্যবান্ প্রস্তর্থগুসমূহের কারুকার্য্য বিসম্বক্র ; কিছুদিন পূর্বে উত্তর-মালয়ে কুমালা (টাইপিঙের নিক্টবর্তী) সেলিসিঙ পদ্লীতে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রত্নস্তব্যের সহিত ভাহাদের বিশেষ সাদৃশ্র আছে। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত অনেকগুলি মুনায় পাত্তের গাত্রস্থ কারুকার্য্যে তংকিও ও শ্রামী শিল্পীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের অলহারাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। অলহার-ৰাল এত বিভিন্ন প্রকারের যে কোন্ট কোন্ অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিত ভাহা ইন্দোচীনের আধুনিক অধিবাসীদের পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। সেগুলির অধিকাংশ বৌপা-নিমিত। ইহাদের মধ্যে নাকি অনেকঞ্চলি স্বর্ণালয়ারও ছিল, কিন্তু ডাঃ ম্যালারেটের আগমনের পূর্ব্বেই চাধীরা ষ্মর্থের লোভে সেগুলি ষ্মগুত্র বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। অলকারগুলির মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে প্রাচীন রোমের অলম্বাবের সাদৃশ্য আছে। রোমান ভাস্কর্য্য পদ্ধতিতে নির্মিত ক্ষেকটি প্রস্তবমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল এক যোদ্ধার মর্ত্তি। তাহার শির্ত্তাণ ও অক্সান্ত পোশাক-পরিচ্ছদের সহিত- পারস্তোর সাসানিদদের (২১৮-৬১৯ থ্রী: অ: ) পোশাকের বিশেষ পার্থক্য নাই। ইহা হইতে অনায়াদেই প্রমাণিত হয় যে, স্থপ্রাচীন বাণিজ্য-কেন্দ্র অশিওর সহিত হুদূর রোম ও পারস্থের ঘনিষ্ঠ যোগস্ত

বিষ্ণু ও অস্থান্ত হিন্দু দেবদেবীর এমন কমেকটি প্রস্তাবনির্দ্ধিত মূর্ত্তি আবিদ্ধৃত হইয়াছে বেগুলির নিম্নভাগে প্রস্তাব ফলকে সংস্কৃত প্লোক উৎকীর্ণ। ডাঃ ডবি সেগুলি পরীকা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার প্রত্যেকটি গুপ্ত যুগের (৩০০—৫০০ ঞ্জীঃ আঃ) সমসাময়িক। ভারতের সংস্কৃতি তথা হিন্দুধর্ম হৃদ্রপ্রাচ্যের এই অঞ্চলে যে কিরুপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইহা তাহার প্রকৃত্ত নিম্নান। চীন দেশের হান যুগে (১০০—২০০ ঞ্জীঃ আঃ) নির্মিত একথানি কার্ককার্য্যুগ (১০০—২০০ ঞ্জীঃ আঃ) নির্মিত একথানি কার্ককার্যুগ হিতার ফ্রেমে আঁটা দর্পণও আবিদ্ধৃত হয়। ইহা ছাড়া পূর্বে-ভারতীয় খীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-ভারত্তের শিল্পকলা ভার্ম্য্য ইত্যাদির বহু নিম্নান্ত দেখানে আবিদ্ধৃত হইয়াছে।

কোন্ অমূল্য পণ্যক্রব্যের সন্ধানে স্থদ্র রোম, পাবস্য, পেকিং হইতে বণিকেরা অশিওতে আসিয়া বাশিক্যপোত নোঙর করিত তাহা আজও সঠিক ভাবে জানা বার নাই। প্রস্তরে খোদিত ক্ষেকটি সংস্কৃত প্লোক ছাড়া আর কোন উৎকীর্ণ দিশি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভাঃ ম্যালারেট বলেন,

অশিওতে সম্ভবতঃ এমন কোন মুল্যবান্ বন্ধ পাওয়া যাইত বাহার লোভে তথন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা অশিও বন্দরে আসিতেন। ইন্ফোচীনের ইভিবৃত্ত পাঠে জানা বায় বে, বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ-ইন্ফোচীনে মাছরাঙা জাতীয় এক প্রকার পাখীর বিচিত্র পুচ্ছ পা-রয়া বাইত। উহা এক মূল্যবান পণ্যসামগ্রীরূপে সমগ্র পৃথিবীতে রপ্তানী হইত। চীনের হান আমলে রচিত একথানি কাব্য (ভিয়েন নিও) হইতে জানিতে পারা হায় বে, "কোন এক-জন ধঞ্জ নাগরিক দক্ষিণ-ইন্ফোচীন হইতে জানীত তৃটি বিচিত্র বর্ণের নান-পে-হঙ পক্ষী মহাবাজাকে প্রদান করিয়া তাঁছার চিন্তবঞ্জন করিয়াছিলেন।" অধুনা উক্ত পক্ষীর বংশ লোপ পাইয়া গিয়াছে। খ্ব সন্তব্ ঐ পক্ষীর পৃচ্ছ ছিল অশিওর অক্তম প্রধান আকর্ষণীয় পণ্যসামগ্রী।

এখন উক্ত বিলুপ্ত নগরীটির নাম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। নিকটবর্তী অঞ্চলের চাষীরা উহাকে 'অশিও' বলিয়া থাকে। এই 'অশিও' শব্দের যে কি অর্থ সে সম্বন্ধে গবেষণা হওয়া উচিত। তুই হাজার বংসর পূর্বের ঐ সকল স্থানে যে ভারতীয়দের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। হয়তো তখন ইহার অঞ্চ নাম ছিল। কালক্রমে ইহা অশিও নামে পরিচিত হয়য়া উঠে। অশিওর বুকে বিভিন্ন রাজ্য ভাঙা-গড়ার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

মালয়ের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত কেলানটান জেলাটি
বর্ত্তমান অশিও হইতে ২৯৪ মাইল দ্বে। দক্ষিণ-ইন্দোচীনের সহিত প্রাচীন মালয়ের যে কিন্ধপ সাংস্কৃতিক ও
বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ভাহা পুরাতবাহ্যবাসীরা
অবগত আছেন। প্রাচীন ইন্দোচীন সম্পর্কে অনেক থবর
আমরা ভানতে পারি কেলানটানের ক্রপকথাসমূহ হইতে।
কিন্ধ অশিও নামক কোন নগরীর নাম ভাহাতে পাওয়া
ষায় না। তবে কেলানটানের অনৈক সমর-নিপ্ল নুপতির
বি'য়বয় কাহিনীতে অশ্বপুর নামক এক নগরের উল্লেখ
আছে। কাাহনীটি এই—"ক্বিতীর্ণ পূর্বসমূত্রের (গ্রাম

উপসাগর) অপর ভীরে অবস্থিত আনসেই রাজ্যের নৃপতি একদা তাঁহার সাগরতীরে নির্মিত বিচিত্র নগরী 'অখপুর' দর্শনার্থে কেলানটানাধিপতি মহারাজ স্থপর্ককে আমন্ত্রণ ক্রিয়াছিলেন। মহারাজ স্থপর্ক রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় নিজে বাইতে পারেন নাই, কিছ নিমন্ত্রণবৃক্ষা করিতে খীয় অমূজ অমিত্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অখপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তুংকু স্থমিত্র রাজ-সভায় বলিয়াছিলেন বে, অবপুরের ক্রায় অতুলনীয় এখর্যাশালী নগরী ডিনি আর কোথাও দেখেন নাই, ... অবপুরের তিন দিক স্থ-উচ্চ প্রাচীর দারা বেষ্টিভ ছিল, ... নাগরিকদের মধ্যে সক্লেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। তাহাদের গৃহগুলি विठिख वर्ष विश्व हिन । नगरवद भूक्षाःरन वाक्रशामानः প্রাসাদের অপ্রশস্ত কক্ষগুলি অর্ণ ও মণিমাণিকো খচিত আসবাবপত্তে অসম্ভিত। রাজপ্রাসাদের অ-উচ্চ শিথর হইতে সমগ্র বন্দরটি দৃষ্টিগোচর হইত। বন্দরে সর্বাদা শত শত বাণিষ্যপোত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে. মহার্ঘ্য পণ্যসামগ্রী বছন করিয়া আনিত। ত্রীলোকেরা অসামাতা ফুলরী ও স্বান্থ্যবভী। সকল विषय्वे छाशात्रा भूक्ष्याम् माक्का তৃংকু স্থমিত্র স্বদেশে প্রভ্যাবর্তনের সময় রাজদন্ত বিবিধ উপঢৌকন সহ একটি পরমাস্থন্দরী রাজ ছহিতাকেও লইয়া আসিয়াছিলেন।

মালয়ের প্রথ্যাত ভূতত্ববিদ ডা: ডবি বলেন, সম্ভবত: এই 'অশিও' শক্টি সেই ঐশ্ব্যালী ব্দখপুরেরই অপলংশ। ব্দবভা কেবল রূপকথার নব্দিরের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন অখপুর ও বর্ত্তমান অশিওকে অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করা সমীচীন নহে।

ভবে 'নহুমূলা জনশ্রুভি:'—রপকথা কিংবদন্তী ইভ্যাদি সব সময় একেবারে অমূলক নাও হইতে পারে। ভবিষ্যতে প্রভুত্ত্ববিদদের গবেষণায় একথা প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব নয় বে, ভূগভে আবিষ্কৃত অশিও সেই সেই সমাজ্ঞালী অশপুরেরই ধ্বংসাবশেষ।



## সেকালের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

## ঞ্জীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো রচনায় অন্তান্ত দেশের মতই আমাদের দেশের ব্যান্তিং প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাথাগুলি ভারতবর্ষে त्व नकन कांककात्रवात्र कतिया थात्क छाहा हैश्ने अ भाकिन मुक्तवारष्ट्रेत जूननाम यरमामास हटेरन ध्यामारत चरनी আবেষ্টনীতে ইহাকে একেবারে নগণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। "6েক" নামধারী যে বস্তুটির সহিত পরিচিত হইবার স্থোগ আৰু আমরা পাইয়াছি, ভাহারই দৌলতে টাকা-পয়সার লেনদেন ব্যাপারে আন্ধ আর আমরা অর্থা সময় নষ্ট বা চিম্ভা-ভাবনা করি না। লক লক টাকার দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ যদি কাঁচা টাকায় করিতে হইত তবে কত সময় ইহার পিছনে নষ্ট হইয়া যাইত। তাহার উপর ছিল ভূল-ভ্রাম্ভির সম্ভাবনা। জ্ঞাল নোট বা অচল টাকাও এই সকল লেনদেনে স্থান পাইত। চেকের অবিদ্যমানতায় সেকালে দেনাপাওনার কাঞ্চ ছিল এক অভিনব সতর্কতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্র।

সেকালের এই সব নির্থক ভাবনা আৰু আর व्यागारमय ভावादेश जूटन ना। दनाछि दनाछि छाकाव रमना-পাওনা একখানি চেকপত্তে মিটিয়া যায়। ভধু কি তাই। কৃত্ৰ কৃত্ৰ ব্যাপাৱেও আঞ্চ আমরা ধাজাঞীর কাজকর্মগুলি নিজেদের ঘাড় হইতে সরাইয়া ব্যাঙ্কের উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিম্ভ মনে আপন আপন কর্ম করিয়া া বাইডেছি। মুদি, দৰ্জিন, ভাক্তার-বৈদ্যের মাসিক পাওনা-গুলি পর্যান্ত হিদাব অমুধায়ী ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া পরিশোধ করিয়া থাকি। আত্মীয়-মঞ্জন বন্ধু-বান্ধব, এমন কি বিবাহ-বাসরে বা বৌভাতে বর-কনেকে লাল কালিতে লেখা চেক দান করিয়া আশীর্কাদ-পর্বাৎ সমাধান করিয়া থাকি। হয়ত আগামী দিনে চেকের প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্জে রেজকির ব্যবহার আরও কমিয়া যাইবে। তথন প্ৰাব পাৰ্বণী, বাজার-খরচ, মেধর-মুক্ষরাদ প্রভৃতির পাওনাগুলিও চেক কাটিয়া মিটান যাইবে। তথন হয়তো "আজ নগদ কাল ধার" জাতীয় প্রাচীরপত্রগুলির সতর্কতা-স্টক ঘোষণার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। অভিনর কথা नव कि १

একালের বিদেশী শব্দ "ব্যাক" কথাটির প্রচলন না থাকিলেও সেকালে আমাদের দেশে ব্যাক-ব্যবসায় বে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল ভাহা নিঃসন্দেহ। শুলালিবর্দী খার আমলের জগংশেঠ প্রমুধ ব্যক্তিদের আথি ক সাহায্য ও সহবোগিতায় মৃঘল-পাঠান নবাব-বাদশাদের ঠাট বজায় থাকিত। সে ত ১৬৯৫ গ্রীষ্টাব্দের কথা। অংশীদার্দের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব পদ্ধতিতে গঠিত বর্ত্তমানের ব্যাহিং প্রতিঠানগুলির স্ত্রপাত হয় ১৭৭০ গ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এই প্রথায় সংগঠিত প্রতিঠানগুলির মধ্যে "হিন্দুয়ান ব্যাহ্ব লিমিটেড"কেই অগ্রণী বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাহার পর বহু প্রতিঠানের অভ্যুখান ও পতনের কাহিনী
ইতিহাসের পাতায় লেখা রহিল। মাহা স্পাই ভাষায় ৻
লেখা বহিল না আর যাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল প্রচুর
তাহা হইল অথনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকল অধুনালুপ্ত অক্লাম্ভ
কর্মপ্রচেষ্টা আর অভিজ্ঞতা, যাহার ফলে পরবর্ত্তীকালে
ভারতীয় মূলধনে ও তত্ত্বাবধানে বিরাট বিরাট ব্যাহ্ব গড়িয়া
তোলা সম্ভব হইল।

সেকালের ও একালের ব্যাকগুলির মধ্যে কি বিরাট প্রভেদ ? কর্মধারায়, দ্রবাসস্থারে এমন কি কর্মচারীরুদ্দের শিক্ষাদীক্ষায়ও, কি বিপুল পার্থ কা ৷ সমস্ত জিনিসটাই এমনভাবে বদলাইয়া গিয়াছে বে তুই বা আড়াই শভ বৎসর পূর্বেকার ব্যাহ্বসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বদি আজ জীবিত থাকিতেন তবে হয়ভ তাঁহার পক্ষে আধুনিক ব্যাহ্বের কার্য্য ব্রিয়া লওয়৷ একরূপ অসম্ভব হইয়া শাড়াইত। ঠিক এমনই ভাবে বিংশ শতাব্দীর একজন ব্যাহ্ব কর্মার পক্ষে উর্জ্বতন তুই শতাব্দীর আর প্রকলন অগ্র-গামীকে সমপ্রেশীর বলিয়া পরিগণিত ক্রাও কঠিন হইয়া দাড়াইত।

জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ আমানত রাধা এবং ঐ টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধ করা ব্যাঙ্কের অক্সতম প্রধান কার্য্য। সেকালের তুলনায় টাকা-পয়সার রূপই কি ভাবে না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ? হিন্দু বা মুসলমান রাজাদের মৃষ্ঠি-অহিত সোনার মোহর বহুকাল পূর্বেই অস্তুহিত হইয়াছে। অর্থকারের দোকানে অলহার গড়াইবার কার্য্যে কেবলমাত্র তাহাদের দর্শন মিলে। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক আর্থিক লেনদেনের কাল হইতে ভাহারা অবলর গ্রহণ করিয়াছে। হাজার, দশ হাজার টাকার নোইগুলি পর্যান্ত আল অকেকো হাভিয়ারে পরিণত। ব্যাঙ্কের বড় লোহার সিন্দুকগুলি অর্থমুলার উজ্জল্যে এখন আর রালমল করে না সেগুলি ভাই বেন আলকাল একটু ভিমিত

নিশুভ। বেশীর ভাগ নোটই এখন দশ, পাঁচ টাকার আর সবগুলি এক শত টাকার নোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমন কি, রপার টাকাগুলিও আন ইতিহাসের বস্ত হইয়া উঠি-য়াছে। ব্যাহের ইমারভগুলি ভাই আন্ধ আর টাকার মিঠেকড়া আওয়াকে গুলুবিত হয় না। টাকাগুলি নাকি এখন আর বাজে না—এগুলি একেবারেই বাজে।

**শেকালে ব্যাহগুলির নজর ছিল প্রধানত:** নোট ছাপাইয়া বাজারে বাহির করিবার দিকে। নগদ টাকা ৰুমা বাধিতে বা আমানতী টাকা উঠাইয়া লইতে তথনকার দিনে আমানতকারীকে সশরীরে ব্যাঙ্কের দরভায় হাজির হইতে হইত। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেকেটে এক প্রচারপত্র জারী করা হয়, ভাষাতে ঘোষণা , করা হয় বেঙ্গল ব্যাক্ষের আমানতকারীগণ আবেদন করিলে চেকপত্র দেওয়া হইবে। আমানতকারী স্বাক্ষরিত চেকপত্র দারা স্বাপন ইচ্ছামুষায়ী ব্যাঙ্কের মারফত টাকা লেনদেন ক্রিতে পারিবেন। চেকের সহিত আজু আমরা এমন ভাবে পরিচিত যে উহার বিশদ বিবরণ শুনিবার জ্ঞ জনসাধারণ অপেক্ষা করে না; তাই এখন আর ইহার বিঞাপনে কোন সাথ কতা নাই। তথনকার দিনে যে কেই খুশীমত ব্যাঙ্কের সহিত চলতি আমানতী হিসাব খুলিতে পারিত। এখনকার ক্রায় স্থপারিশপত্তের প্রয়োজন **रहेड ना। मिछनि ऋथित फिन छिन देविक। ८५८कत** মারফত জাল জুয়াচুরি এদেশবাসী তথনও শিখিয়া উঠে নাই, তাই সতর্কতার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না।

তথনকার দিনে এক জায়গা হইতে অন্তত্ত টাকা-পয়সা পাঠাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। বান্ধ বোঝাই করিয়া সিং, সর্বদার ব্রকন্দান্তের সাহায্যে সরকার অথবা **অমিদার ভাহার খাজনা আদায়ী অর্থ স্থানান্তরিত করিত।** জনসাধারণ কাপডের জাঁচলে করিয়া বা কোমরে বাঁধিয়া ষ্পর্ব এধার-ওধার করিত। তবুও চুরি-ডাকাভিতে व्यत्तरक किछान्छ इरेज। क्रांस (मथा मिन "हाणि"। বিখাসী কারবারীর স্থানীয় গদীতে টাকা জমা রাখিয়া অক্ত স্থানীয় আড়ত হইতে অফুরুপ অর্থ গ্রহণ করা ঘাইত। **অবশ্র পারিশ্রমিক হিসাবে কারবারীকে:বেশ কিছু মুনাফা** वा वाह्या भिष्ठ इष्टेष्ठ । क्राप्त क्राप्त तम्बः निन व्याद्मित মারফত টাকা প্রেরণের রীতি। নামমাত্র বাটার বিনিময়ে আৰু আমনা কলিকাতা হইতে বোখাই টাকা পাঠাইতে পারি। অরুরী বোধে তারেও অর্থ প্রেরণ করা চলে। এখনও বে কয়ধানি "ছঙী" আমাদের নজবে পড়ে, কালক্রমে ভাছাও বিলুগু হইরা বাইবে।

সেকালে আমানভকারীরা সামরিকভাবে ব্যাহের নিকট

হইতে কর্জ গ্রহণ করিতে পারিত না। এখন যেমন ঠেকা-বেঠেকায় ক্ষেত্রবিশেষে আমানতের তুলনায় অধিক অর্থের চেক কাটিয়া পাওনাদারের দাবি মিটান যায়, ব্যাঙ্কের পাওনা পরে শোধ করিলেও চলে—তথনকার দিনে এমনটি করা বাইত না। উপযুক্ত ধনসম্পত্তি পক্ষিত রাথিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করা যাইত, কিন্তু কোনক্রমেই ঐ কর্জ্জের মেয়াদ চার মাসের অধিক হইত না।

আঞ্জনাল সাধারণতঃ ব্যাহ্বের কর্জের মেয়াদ থাকে প্রথমতঃ এক বৎসরের, তার পর পুনঃপ্রবর্ত্তন দারা ঐ কর্জকেই বছরের পর বছর ধরিয়া জীয়াইয়া রাখা চলে। অষ্টাদশ শতান্দীর তুলনায় ধনসম্পত্তি বলিয়া হেদব জিনিদকে গণ্য করা হইত ভাহার পরিধিও বর্ত্তমানে নানাদিকে বর্ত্তিত হইয়াছে। তথনকার দিনে শেয়ার-বাজারের কোন অন্তিত্ত ছিল না। কোম্পানীর আইন বা অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব-পদ্ধতি তথনও প্রবর্তিত হয় নাই। স্ক্তরাং কোম্পানীর শেয়ার গচ্ছিত রাথিয়া বর্ত্তমানে বিভিন্ন ব্যাহ্ব যে অর্থ খাটাইয়া থাকে ভাহার স্থবিধা তথন ছিল না। সেদিনের ব্যাহগুলির প্রধান গ্রাহক ছিলেন সরকার। প্রহোক্ষনবাধে সরকারী ঋণে অর্থ নিয়েজিত করিয়া ব্যাহিং প্রতিষ্ঠানগুলি ভাহাদের ম্নাফা আহরণ করিত।

**ज्यतकात पित्र ऋष्मत हात हिल वर्खमात्मत जूनमाय** মারাত্মক রকম চড়া। জেনারেল ব্যাক্ত অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠানটি এক শত টাকা কর্ক্লের উপর বার্ষিক শতকরা চব্বিশ টাকা হাদ আদায় করিত। উর্দ্ধে ব্যাক্ষের স্থদের হার र्हिन वार्विक শতকরা ১২, টাকা মাত্র। তথন এদেশে কেন্দ্রীয় রিকার্ড ব্যাঙ্কের পত্তন হয় নাই। স্থদেরও তথন কোন মাপকাঠি **ছिन ना। आक दिकार्ड गास्त्रद ऋपद शद वार्विक** শতকরা ৩, টাকা ধার্যা হওয়ায় তালিকাভুক্ত ( সিডিউল্ড ) ব্যাহগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে শতকরা ৪১ অথবা ढे कांत्र (वनी खन जानाव कतिर्क माहमी इव ना। আমানতের উপরও তখন বেশ কিছু মোটা হদ পাওয়া ঘাইত। অনেক কেতেই উহার পরিমাণ ছিল শতকরা আট হইতে দশ টাকা পৰ্যন্ত। আৰু সেই আমানতের উপর্ট কোন সম্রাস্ত ব্যাহ্ন বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা মাত্র অথবা ১॥• টাকার বেশী স্থদ দিতে রাজী হয় না।

বৈদেশিক মৃত্রা বিনিমর ব্যাপারে কি অভাবনীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইরাছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ বেন পৃথিবীর দূরত্ব সহীর্ণ হইরা দাড়াইরাছে। কালাপানি পার হুইতে **আক্ত আর আ**মাদের মানাবধি অপেকা করিতে হয় না। কলিকাতা বোদাই তো ঘরের পাশে বলিলেই হয়।

বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা দিকে অৰ্থনৈতিক স্থবিধাও ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োকন বোধে পৃথিবীর বে-কোন উল্লেখযোগ্য শহর হইতে পৃথিবীর অক্ত যে-কোন শহরে টাকা-পয়সা পাঠানো যাইতে পারে। নবাবী আমলে বৈদেশিক বিনিময় জিনিসটা এত সহজ ছিল না। তথন তার-বেতারের বালাই ছিল না। উট্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজগুলি পণ্য বোঝাই ক্রিয়া বছরের প্রথম দিকে সমুদ্র-যাত্রা করিত। জুলাই, আগষ্ট মাস নাগাদ এই সকল জাহাত্র ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করিত। বিলাতী মাল থালাস করিয়া ভারতের সোনা লুঠন করিয়া জাহাজ-গুলি আবার বর্ষশেষে স্বদেশে প্রভ্যাবর্ত্তন করিত। বছরের এই শেষ সময়টিতে বৈদেশিক মূদ্রা বিনিময়ের লেনদেন হইত। তাহার জন্ম কলিকাতা গেলেটে বীতিমত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত।

সেকালে ভারতবর্ধে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ ছিল না, স্থতরাং ব্যাক্ষিং প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই নিকেদের নিরাপ্তার ব্যবস্থা করিত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাক্ষণ্ডলি তাহাদের সমগ্র মূলগনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাঁচা টাকায় জমারাথিত। বর্ত্তমানের তৃলনায় উহা ছিল নিভান্ত অনাবশুক। বিংশ শতাব্দীর ব্যাক্ষণ্ডলি আমানতের শতকরা দশ-পনর ভাগ অর্থ নগদ টাকায় জমা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ চালাইয়া যাইতে অস্ক্রিধা ভোগ করে না। পাশ্চান্ত্য দেশে নগদ টাকার পরিমাণ আরও ক্যিয়া গিয়াছে। সেথানে আমানতের শতকরা আটি ভাগ অর্থ নগদ টাকায় রাখিলে যথেষ্ট মনে করা হায়।

আবার অন্ত কতকগুলি দিকে ভারতীয় ব্যাহব্যবসায়-পছতির কেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রগতি
পরিলক্ষিত হয় না। আজকাল ব্যাহ বলিতেই আমরা
ধারণা করিয়া থাকি, সেধানে থাকিবে বড় বড় হলঘর,
চারিদিকে বড় বড় থাম, পিতলের উজ্জ্বল থিলান
বেইনী, ভাল ভাল চেয়ার-টেবিল, বিজলিবাতি ও পাখাআমরা শিথি নাই যে ব্যাহ্বের সভ্যিকারের নিরাপত্তা
নির্তর করে ভাহার ব্যবসায়-পছতির উপর—বাহিবের চাকচিক্যের উপর আর্থিক উন্নতি একেবারেই নির্ভর করে না।
কিছ জনসাধারণের মন তুলাইবার জন্ত জনেক ক্ষেত্রেই
ব্যাহগুলি এই ধরণের আস্বাবপত্তে প্রচুর অর্থ ব্যয়
ক্রিডে বাধ্য হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই
ব্যয়ন্তার বহন করা প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে একেবারে অস্তর

হুইয়া উঠে। প্রথম কয়েক বংসর আমানতের টাকা ভাতিয়া ঠাট বজায় রাখা কায়ক্লেশে সম্ভব হইলেও পরিণামে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কারবার বন্ধ করিতে হয়।

আধুনিক কামদায় সন্থ-উদোধিত একটি কৃত্ৰ ব্যাহ-শাধান পক্ষে এদেশে আঞ্চলাল চাই----

| ম্যানেশার বা একেট | ১ 🖦 ন |
|-------------------|-------|
| একাউ <b>কে</b> ট  | >     |
| কেরানী            | •     |
| থাঞ্চাঞ্চী        | >     |
| ঐ সহকারী          | >     |
| প্রহরী            | >     |
| চাপরাসী           | ८ अन  |

এই সকল কর্মচারীর বেতন ন্যুনকল্পে মাসিক একুনে ৮৫০ টাকা—ইহা ছাড়া আছে বাড়ীভাড়া, কাগঞ্চপ্র, বিহ্নলি থরচ ইত্যাদি, ইত্যাদি। কমবেশী মাসিক থরচ বাবদ ১০০০ টাকা ব্যয়ভার প্রতিটি শাখাকে বহন করিতে হয়। এই ব্যয় নির্বাহ করা নৃতন নৃতন শাখার পক্ষে কষ্টকর। মনে রাখা উচিত আমাদের দেশ গরীব। বাহিরের আদব-কায়দায় অযথা অর্থ ব্যয় না করিয়া যাহাতে অল্প থরচে ব্যবসায় চালানো যায় তাহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। ইংলপ্তে যখন একজন একেন্ট, একজন কেরানী আর একজন থাজাকী বারা একটি ক্ষুদ্রায়তন শাখা পরিচালনা করা যায়, তখন আমাদের দেশেই বা কেন উহা সম্ভবপর হইবে না ?

বাহিরের চাক্চিক্য যদিও আমরা গ্রহণ করিয়াতি. তথাপি ওদেশের কর্মকুশলতা আমরা আয়ত্ত করিতে পারি নাই। ইংলও বা আমেরিকায় চেক দাখিল করিয়া পাঁচ-সাত মিনিটে টাকা তোলা যায়; আমাদের দেলে कथन छ कथन छ घण्टोत्र शत्र घण्टा विश्वा धाकिया. मानात्नत्र কড়িকাঠ গুনিয়াও টাকা পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক উন্নতির চোঁয়াচ আমাদের দেশের ব্যান্ধিং প্রতিষ্ঠানঞ্জির কর্মপদ্ধতিতে ভেমনভাবে লাগে নাই। টাইপরাইটার মেদিন ব্যবহার সত্ত্বেও প্রেসক্ষি আমরা ছাড়ি নাই। হাতে নেখা হিসাবের খাতা, ব্যাহ্ব পাসবহি আৰও বেশীর ভাগ কেত্রে আমরা ব্যবহার করিতেছি। মোমের বাতি. গালার শিল-মোহরের মোহ আব্দও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। তাই ব্যান্ধ ব্যবসায় পরিচালনা ব্যাপারে আমাদের অপেকাকত অধিকসংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ কবিতে হয়। বিদেশী প্রথায় অধিকতর বন্ধণাভির সাহার্য গ্রহণ করিলে ব্যবসায়ের অনেক ব্যরসংক্ষেপ হইতে পারে। কাগজণত্ত্বে অপচয়ও বছলাংশে দ্রাস পাইবে।

বর্ত্তমানের মুদ্রাক্ষীতির চাপে জীবনবাপনের ব্যয়ন্তার এখন বছপ্তণ বাড়িয়া বাওরায় ব্যাহ-কর্মচারীদের বেতনের হাব বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতিরিক্ত বেতনের আকর্ষণে ব্যাহিং প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে আঞ্চলাল শিক্ষিত যুবক্রফ্রম্বাবিত হইতেছে। ব্যাহের চাকুনী এখন আর অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির কর্মস্থল বলিয়া বিবেচনা করা বায় না।

স্বাধীন ভারতে বে নবজীবনের স্ত্রপাত হইবে ভাহাতে স্বাগ্ত শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক ব্যবসায়ও উন্নতিলাভ করিবে। স্বন্ধর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের স্থাসন প্রতিষ্ঠিত করিষা লইবে। বৈদেশিক বিনিমর-কার্য্য একমাত্র বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিরই একচেটিয়া ব্যবসার থাকিবে না। বদ্ধ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দারা আমরা ভারতবাসী এদিকেও আমাদের কর্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিবার স্থবোগ পাইব। কিন্তু আমাদের শ্বরণ রাখিতে হইবে কেবলমাত্র বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরীর স্থবিধা আদার করিয়া ব্যাককর্মীর অবসর গ্রহণ করিলে চলিবে না। জনসাধারণের সেবাই ব্যাক্ষিং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানতম কর্ম। সে আদর্শ কর্মের রগায়িত করিতে যে মনোযোগের প্রয়োজন ভাহাতে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে ব্যাহ্ব-ব্যবসায়ের উন্ধতির পথে প্রব্রু অন্তরায় দেখা দিবে।

## ताक्टेवमा कीवक

শ্রীস্থাময়ী সেনগুপ্ত

ভগবান বৃদ্ধ যথন মগধে ভাহার করুণা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিতেছিলেন, রাজা বিধিসার তথন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিধিসার বৃদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন, বৌদ্ধ সক্তে ভাহার বিশেষ যাতায়াত ছিল। ভাহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাজ-পরিবারেও বৃদ্ধের ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া স্বাভাবিক।

রাজকুমার অভয় একদা অনুচরগণসূহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। শহরের প্রাস্তদেশে এক নির্জ্জন স্থান দিয়া ষাইতে ষাইতে সহসা এক দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, এক স্থানে অনেকগুলি কাক কোন একটি বস্তুকে ছিবিয়া কলরব করিতেছে। তিনি অমুচরকে বিষয়টি অফুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলিলেন। অফুচরটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি স্থন্দর সভ্যোজাত শিশুকে কেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কাকগুলি মাংস ভক্ষণের আশায় তাহারই চতুর্দিকে কলরব করিতেছে। কুমার শিশু-টিকে তলিয়া আনিতে বলিলেন। এবং আনিলে দেখিলেন শিশুটি তথনও জীবিত আছে, কাকেরা তাহার বিশেষ শ্বনিষ্ট করিতে পারে নাই এবং যত্ন করিলে শিশুটি বাঁচিয়া ষাইতে পারে। অসহায় শিশুটিকে দেখিয়া ভাহার মন कक्षभाष भूर्व इरेन, जिनि निचिटिक निच गृद्ध नरेश शिश লালনপালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুম্ব হইতে ফিরিয়া कीयत मार्ड केंद्रिन विनया निष्ठित नाम रहेन सीवक। अहे ৰীবকই উদ্ভৱকালে স্থপ্ৰসিদ্ধ চিকিৎসকরণে থাতিলাভ কবিয়া পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জীবক কোমার ভচ্চ' নামে

প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুমার কর্ত্ত্ব লালিতপালিত হওয়ায় তাঁহাকে 'কুমারভক্ত' বিশেষণে অভিহিত করা হইত।

প্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন বৈশালী নগরী ধনে জনে স্থাম্ম ছিল। স্থান্ধর স্থাজ্জিত অট্টালিকপ্রেণী, প্রাশন্ত বাজপথ, মনোরম উল্লান প্রভৃতির শোভা দকলের নয়নমন পরিতৃপ্ত ও আনন্দে মৃগ্ধ করিত। এই নগরীর সমৃদ্ধির খ্যাতি বহুদ্র পর্যান্ত প্রসারিত হইয়াছিল। অপূর্ব্ব স্থানি বাটা আম্রপালীর রপগুণের খ্যাতিও বহুদ্র নিস্তৃত ইয়াছিল।

বৈশালীর প্রতিহন্দী ছিল রাজধানী বাজগৃহ। রাজগৃহ
সর্বনাই বৈশালীর সমকক্ষতা লাভের বা বৈশালীকে
ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টায় রত ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে রাজগৃহও বিশেষ সমৃদ্ধ ন্গরে পরিণত হইয়াছিল। বৈশালীর
সহিত পালা দিবাব জন্ম রাজগৃহ-রাজও শালবভী নামে
এক অপরপ রপলাবণ্যবতী ও স্থাশিক্ষতা নটাকে আনয়ন
করিলেন।

কালক্রমে শালবতী অন্তঃসন্থা হইলেন, কিন্তু তাঁহার জীবিকা অর্জনে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া এই সংবাদ গোপন রাখিলেন। বথাসময়ে একটি স্থানর পুত্রসন্থান ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু নিষ্ঠ্রা জননী একটি সাজির মধ্যে করিয়া সন্থানটিকে কোন নির্জ্জন স্থানে, পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য দাসীকে আদেশ করিলেন। এই পরিত্যক্ত শিশুই জীবক। কাহারও কাহারও মতে রাজকুমারই জীবকের পিতা।

वाषक्भाव कर्ष्क नवरप्र भागिष्ठ रहेश्रा करम वश्रः शास

इहेल बीवक हिकिंश्या विद्यानिकाद बना उक्निमा श्रथन করিলেন। তব্দশিলা বিশ্ববিভালয় তথন ভারতবর্ণের শ্রেষ্ঠ বিখাৰভালমন্ত্ৰণে বিশেষ প্ৰসিদ্ধিলাভ কৰিয়াছে : দুৰ-দুবাস্ত হইতেও বহু বাজকুমার, ধনী ও সম্রাপ্ত ব্যক্তির পুত্রগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিকালাভের জন্য গমন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্ভম আকর্ষণ করিতেন এবং ঐ বিশ্ববিত্যালহৈর উপাধিও বিশেষ মৃদ্যবান বলিয়া পরিগণিত হইত। বৌৎ बाज्यकत वह नह जक्ष्मिना विश्वविज्ञानरवत विवदरा पूर्व। এই সকল আতকের গ্র হইতেই তথাকার ছাত্রজীবনের ক্রন্দর ফ্রন্পষ্ট চিত্র পা ওয়া বায়। ত্রি-বেদ, ধরুবিতা, শস্থ-বিদ্যা, চিকিৎদাবিদ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যার সবগুলিই এখানে শিক্ষ দেওয়া হইত। জীবক এই বিশ্ববিত্যালয়ে একজন মুপ্রদিদ্ধ চিকিৎসক্ষের নিকট সাত বংসর ধরিয়া সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাবিদ্যা শিকা ও অধিগত করিয়া ফেলিলেন। শিকা সমাপ্ত হইলে পরীকা দিতে হইল। তাঁহার অধ্যাপক ভাঁহাকে একটি কুঠার দিয়া আদেশ क्रिलान, जक्रमिनात म्योभवर्खी क्रायक व्याक्त श्वान অফুসন্ধান করিয়া এমন কোন একটি বুক্ষলতা বা ৰূল লইয়া আসিতে হইবে, যাহা মানবের কোন রোগ-প্রতিষেধকরপে বাবহার করা বাইবে না। জীবক সমস্ত স্থান তর তর ৰ্বিয় খু জিলেন, কিন্তু কোপাও এমন একটিও বুক্লতা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হই লুনা যাহা মানবের কোনই কাজে লাগে না। তিনি বিষয় মনে ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপককে ठांशांव विकन्छांव कथा खानाहरनन। •াহার হইল, হয়ত ভাহার শিকা অসম্পূর্ণ হয় নাই! কিন্ত অধ্যাপক তাঁচার এই উদ্ভৱে বিশেষ প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে প্রভুত আশীর্কাদ করিয়া বলিলেন, বংস তোমার শিকা মুদম্পন্ন হইয়াছে, একণে তুমি গুহে প্রত্যাগমন করিয়া চিকিৎসা-বাৰদায় অবলম্বন কর। এই বলিয়া ডিনি ভাঁহাকে भार्थम्-चक्रभ किकिए चर्च श्रमान कविशा विमाय मिरमन ।

শুকর আশীর্কাদ ও পাথের সমল করিয়া জীবক গুলান্দিমুখে রওনা হইলেন। তথনকার দিনে বানবাহনের বিশেব কোন স্থবিধা ছিল না, পথও ছিল তুর্গম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গদরভেই বাতায়াত করিতে হইত। তক্ষণিলা ইইতে রাজগৃহের দূরন্থও নিতাশ্ত কম নয়। কালেই পথি-মধোই ভাহার গুরুদ্ধ অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল.। স্থতরাং কিছু উপার্ক্তনের প্রত্যাশার জীবক কোন এক নগরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে চিকিৎসক বলিয়া প্রচার জনিলেন। সেই নগরেই এক মহাধনবান শ্রেটার স্থী বিশেব

উাহার। ছীবককে স্বাহ্মান করিলেন। ভীবক জাতাকে পরীকা কবিরা কিঞ্চিৎ গলিও মৃত জালার নাসামধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পলিত ছত নাসিকার মধ্য দিয়া মুখ-গহবংর প্রবেশ করিতেই ঐ রমণী ভাহা মুধ হইজে বাহির করিয়া ফেলিয়া এঞ্জন দাসীকে ঐ শ্বত তুলিয়া वाशिट बार्टिन मिर्नित । এই मुझ पर्नित कीवरकत मस्मर क बान तर ये नादी व्यवभारे नीत 'अ कुलनव जाता इहेरवन, মুভবাং তিনি সভঃ তাঁহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া ঐ স্থান হইতে প্রায়ন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিছ উক্ত বমণী তাঁহাকে আখন্ত কবিয়া জানাইলেন যে, তিনি নীচমনা নছেন, পরস্থ একজন স্থগৃতিণী এবং প্রদীপ জালানো অথবা অফুরুপ কোন কাজে লাগিবে বলিয়া ঐ পুত তলিয়া বাধিয়াতেন। অতঃপর ধীবে ধীবে ঐ মহিলা কল হটয়া উঠিলেন এবং চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রধান করিখা চিকিংসককে পুরস্কৃ করিলেন। উপরস্ভ ভাহার স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধু প্রত্যেকে চারি সহস্র করিয়া প্রবণমূসা দিলেন, তত্ৰপ ব তাহাৰ স্বামী একটি কুভদাস, একটি কুভদাসী ও অশ্বগ্রন্থ একটি শক্টও উপহার প্রদান করিলেন।

জীবক রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত: শ্রেজীগৃহে প্রাপ্ত সমৃদ্য অর্থ বাজকুমার অভয়ের হত্তে প্রদান করি-লেন। কুমার উহা গ্রহণ না করিয়া সমৃদ্য অর্থ ওাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন এবং ওাঁহাকে রাভগৃহেই বসবাস করিতে অহুরোধ করিলেন। কিছুদিন পরে নাজা বিজ্ঞিসার একবার কঠিন রোগঞ্জ হইয়া পড়িলে জীবক তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করায়, রাজার অহুরোধে তিনি রাজবৈদে।র পদ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে চিকিৎসকরণে জীবকের খ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ওাঁহার অপুর্ব্ব চিকিৎসার গুণে অনেক কঠিন রোগীও সম্পূর্ণ স্বস্থ হইয়; উঠিতে লাগিল। শিশু-চিকিৎসার নৈপুণার জন্যও ওাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল।

এক সময় বাজগৃহের এক ধনা শ্রেণ্ডী কঠিন শিরংপীড়া বোগে আক্রান্ত হটয়া পড়লেন। নগবের সকল খ্যাতনামা চিকিৎসকের চেটায়ও পীড়া উপশম না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে গাগিল। ক্রমে সকল চিকিৎসকই জাহার আবোগ্যের আশা ত্যাগ করিলেন, অবশেবে প্রেণ্ডীর আত্মীরস্কান শেব চেটায়রুপ রাজবৈন্তের শ্রনাপর হইলেন, রাজাও জীবককে চিকিৎসা করিতে অহমতি প্রদান করিলেন। জীবক আসিয়া রোগীকে পরীকা করিলেন এবং জাহার নিজের পারিশ্রমিকস্কর্মণ লক্ষ্মতা ও রাজার প্রণামীস্বরূপ সমপরিমাণ মুদ্রা অনিম্নী করিয়া বের্ণীকৈ প্রাম্বী করিয়া বের্ণীকিক প্রম্বান্ত করিয়া বের্ণীকিক প্রাম্বান্ত করিয়া বির্দিক প্রাম্বান্ত করিয়া বের্ণীকিক প্রাম্বান্ত করিয়া বের্ণীকিক প্রাম্বান্ত করিয়া বের্ণীকিক প্রাম্বান্ত করিয়া বির্দিক প্রাম্বান্ত করিয়া বির্দিক প্রাম্বান্ত করিয়া বির্দিক প্রাম্বান্ত করিয়া করিয়া বের্ণীকিক প্রাম্বান্ত করিয়া বির্দিক প্রাম্বান্ত করিয়া বির্দিক প্রাম্বান্ত করিয়া করিয়া বের্ণীকরা করিয়া করিয়া বির্দিক প্রমান্ত করিয়া করিয়া করিয়া করিয়া বির্দিক প্রমান্ত করিয়ান্ত করিয়া করিয়া করিয়া করিয়ান্ত করিয়ান্ত করিয়ান্ত করিয়ালিয়ার করিয়ানিয়ান্ত করিয়ানিয়ার করিয়ানিয়ার করিয়ালিয়ার বির্দিক করিয়ানিয়ার বির্দিক বির্দানিয়ার করিয়ানিয়ার বির্দানিয়ার বি

পারে, তৎপরে অপর পারে এবং অবশেষে চিৎ ইইয়া এমনিভাবে প্রভাক অবস্থায় সাত মাস করিয়া শব্যাশারী হইয়া
থাকিতে পারিবেন কিনা। রোগী রোগবয়পার অধীর হইয়া
উপশমের আশায় বে-কোন নিয়ম মানিয়া লইতে প্রস্তুত্ত ছিলেন, স্নতবাং এই বিধানেও সমতি জ্ঞাপন করিলেন।
ভাবক তথন ওাহাকে শব্যার সহিত্ত শক্ত করিয়া বাধিয়া
মতকের তালুতে অস্থোপচার করিয়া মতিকের মধ্য হইতে
ছইটি পোকা বাহির করিয়া ফেলিয়া কতস্থান সেলাই করিয়া
দিলেন। এই পোকা ছইটিই শ্রেন্তীর জীবন বিপন্ন করিয়া
ভূলিয়াছিল। এত প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে চিকিৎসাপঙ্জি কতদ্ব উন্নত ছিল, এই কাহিনা হইতেই ভাহা
প্রমাণিত হয়।

পোকা ছুইটিকে বাহির করিবার পর হইতেই ধীরে ধীরে উক্ত শ্রেষ্ঠার পীড়ার উপশম হইতে আরম্ভ হইল, কিছ শেবে এমন হইল বে, তিনি আর বৈধ্য ধরিয়া উপরোক্ত প্রত্যেক অবস্থায় সাত মাস করিয়া থাকিতে পারেন না। তথন জীবক গাহাকে সাত দিন করিয়া এক অবস্থায় থাকিতে বলিলেন। রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে পর তিনি থাছাকে কেন এরপ দীর্ঘকাল ধরিয়া এক এক অবস্থায় থাকিতে বলিয়াছিলেন এবং ঐ নিয়ম পালন না করা সম্বেও রোগী কিরপে স্কৃত্ব হইলেন, তাহা ব্রাইয়া দিলেন। রাজবৈদ্য বলিলেন, বস্ততঃ রোগীয় এক সপ্তাহ করিয়াই এক এক অবস্থায় থাকার প্রয়োজন ছিল, কিছ গোড়ায় সাজ মাস কালের কথা না বলিলে তাহার ঐ এক সপ্তাহও বৈধ্যায়ণ করা সভব হইত না, সেইজন্যই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই অপূর্ব্ব চিব্ধিংদার ফলে জীবকের খ্যাতি প্রভূত পরি-মাণে বুদ্ধি পাইল। বাজা বিষিদাবের অমুবোধক্রমে ডিনি ভগবান বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ সজ্ঞায় ভিকৃকগণেরও প্রয়োজনমত চিকিৎসা করিভেন। ক্রমে ভিনি বৃদ্ধদেবের পরম জক্ত ব্লপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। জীবক-প্রদত্ত আত্রবনে ভগৰান বুছ মাঝে মাঝে বাস করিতেন। একবার ভগবান্ বুদ্ধ কোঠকাঠিন্তে কট পাইভেছিলেন। বিরেচক গ্রহণে পীড়ার উপশম ঘটিত, কিন্তু বিবেচক গ্রহণ করার মত भावीविक अवश्रा छोहाव हिन ना। এ हिन महत्वारन জীবককে পাহবান করা হইল। সমুদর বুড়ান্ত অবগড হুইপা জীবক ঘরার আসিরা উপস্থিত হুইলেন এবং একটি শুৰুৰ প্ৰকৃটিভ পদ্ম ভগবান বৃত্তের চরণে প্রদান করিয়া প্রশাম করিলেন। পদাটি দেখিয়া বৃদ্ধ বিশেষ প্রীত হটলেন 👁 ভাষা আত্রাণ করিলেন। অভঃপর কিরৎকাল নানারূপ আলাণ আলোচনা করিতে করিতেই ভিনি স্বিশ্বহে অল্পেৰ কৰিলেন বে কোনছণ উবং নেৰম না কৰা সংগ্ৰহ

তিনি নিজেকে একটু একটু করিরা হস্থ বোধ করিতেছেন।
ভীষককে এই বিবর্টে প্রশ্ন করায় তিনি জানাইলেন বে, ঐ
পক্ষের মধ্যেই উবধ ছিল, জাপের সঙ্গে তাহা দেহাভাতরে
প্রবেশ করিয়া কার্যকরী হইয়াছে।

বাজা বিষিদারের পারিবারিক চিকিৎদা এবং বৌদ্ধ সজ্জের ভিক্সদের পরিচর্য্যা করিয়া জীবক অপর কাহারও চিকিৎসা করার অবসর পাইতেন না। অধচ কঠিন ও ত্রারোগ্য ব্যাধিপ্রস্ত লোকেরা ভাহাদের সমুদম ধনসম্পত্তির বিনিময়েও জীবকের সাহায্য প্রার্থনা করিত। বিশেষতঃ এই সময় মগুধে কুঠ,শোধ, বন্ধা, গণ্ড ও অপন্ধার এই পাঁচটি বোগের বিশেষ প্রান্তর্ভাব ঘটে। এই সকল রোগী তাহা-দের চিকিৎসা করার জন্ত জীবককে বিশেষ অন্থনয়-বিনয় করা সম্বেও ডিনি সময়াভাব হেতু ভাহাদের প্রত্যাখান ক্রিতে বাধ্য হইলেন। তথন তাহারা মনে ক্রিল থে. জীবক ডিকুদের চিকিৎসা করার জন্তুই ত অপর কাহারও চিকিৎসা করার সময় পান না, অভএব ভিক্ষসভেঘ বোগদান ক্রিলেই অপর ভিক্ষাণ ভাহাদের শুশ্রষা করিবে এবং জীবকও চিকিৎসা করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ সকল ৰোগগ্ৰন্থ ব্যক্তি ভিক্ষসভ্যে বোগদান করিতে লাগিল এবং এই উপায়ে বোগমূক হইয়া পুনরায় পার্হয়াশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। একবার দৈবক্রমে এইরপ একজন গৃহপ্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত জীবকের সাক্ষাৎকার ষ্টিয়া গেল। ডিনি ভাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিডে পারিলেন যে, ঐ ব্যক্তি এবং অমুদ্রপ আরও অনেকে স্বার্থ-সিদ্বির আশায় সজ্যে বোগদান করে এবং রোগ মৃক্তির পরেই সঙ্গ পরিত্যাগ করে। এই বিষয়টি ভিনি বুদ্ধের গোচরে আনিলেন এবং অত্যপর বৃদ্ধ এই নিশ্বম প্রবর্ত্তন করিলেন বে, ঐব্লপ কোন প্রকার রোগগ্রন্থ ব্যক্তিকে আর সজ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সজ্যে প্রবেশের পূর্বেরই প্রত্যেককে জিজ্ঞাদা করা হইবে বে, ভাহার ঐক্লপ কোন বোগ আছে কিনা, থাকিলে তাহাকে প্রব্রুলা গ্রহণের ব্দ্মতি দেওয়া হইবে না। বোগ গোপন করিয়া কেই সক্তে প্রবেশ করিলে ভাছার প্রব্রজ্যা অসিদ্ধ হইবে এবং তাহাকে বহিষ্ণুত করা হইবে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে তিনি চুন্দ কন্মারপুত্ত নামে এক গৃহী কর্ত্বক প্রান্ত ভূকর মাংস ভক্ষণ করিরা পীজিত হইরা পড়েন। এই সময়ও জীবক তাঁহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু দেহত্যাগের উপলক্ষ্য-বন্ধণই এই ব্যাধি বৃদ্ধকে আশ্রয় করিয়াছিল, কাজেই এইবার জীবকের চিকিৎসার আশাভ ফল লাভ ঘটিলেও তাহাকে রোগনুক করিতে পাঞ্চিক না, এই ব্যাধি উপলক্ষ্য করিয়াই ভলবাশ্ কুত বহুসারিত্রির্বাণ লাভ করেন।

# আধুনিকী

### শ্রীসাধনা কর

সকালবেলা উঠেই দাদা-বৌদিতে এক চোট কাড়া হরে গেল। দাদা লিখে থাকেন—সন্ধ, প্রবন্ধ, কবিভা, বন্ধন বেটা আনে। দেদিন ববিবার। সকালে উঠেই দাদার মাধার লেখা ভর করলে। সটান লিরে বসলেন টেবিলের সামনে। এদিকে সকালে উঠেই বৌদি ব্যস্ত-সমন্ত হয়ে কিবলতে এলেন—'বলি ভনছ'। দাদা বাধা দিরে বললেন—'না, ভনছি না, ভনব না'।—'বলছিলাম কি'… ক্র কুঁচকে দাদা বললেন—'উ হ' হ', এখন নয়, পরে এসো। লেখার ভাষ আসছে।

বৌদি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দাদা কলম বাগিয়ে ধরে কাগত টেনে নিলেন। থানিকক্ষণ বদে বইলেন চোধ বুজে। পা-টা একবার দোলালেন, তুবার টান করে ভার পরে এক সময় হঠাৎ গুটিয়ে নিয়ে খাঁটদাঁট হয়ে চেয়ারে বদ-লেন। লেখা আরম্ভ হ'ল। এক পাতার ছ' লাইন লিখলেন, খাচ করে কেটে ফেললেন। গল্পটা কেমনতর কবিভার ধরণ নিম্নে আসছে। আর এক পাতা বৃদ্ধ করলেন। নাঃ, ভাবটা বড় এলোমেলো, জমাটবাঁধা নয়। ফড়ফড় কৰে কাগভটা ছিঁড়ে কাগজ-ফেলা বাল্পে ছুঁড়ে দিলেন। কলমটা ধরা বইল হাতেই, কাগজটা সামনে। দাদা व्यथमिं। वारेरवव जाकालम, जावनरब व्यवमृष्टि निस्कन ক্রলেন ছাদে। একবার ভাবটাকে ধ্রতে পারণে হয়। টু'টি টিপে হিড়হিড় ৰুবে টেনে আনবেন কলমের ডগাতে। ঘণ্টাখানেক কাটল। বৌদির জক্ষী কথার দরকার। অস্বন্ধিতে এ ঘরের কাছাকাছি ঘুরঘুর মবে গেলেন। দাদা একমনে ভাবছেনই। পল্ল ভাবতে প্ৰবন্ধ আদে, প্ৰবন্ধ ভাৰতে কবিভা বেবোয়। সৰ মিশিয়ে একেবারে ष्मगा-बिहुड़ो। माना উঠে माँडाटनन। श्रवटम धीरत धीरत, ভারপরে ব্রুভবেগে পায়চারি হৃত্ব করলেন। পা ব্যথা করে फॅरेन, क्विंग विवक्त रूप विद्यानात्र अल्या अक्वांत्र । शामिक পরেই দিব্যি একটা ভাব মনে অমে এল। এক অভি-আধুনিক কবিতা।

ভারপরে, ভারপরে ত বা:। ভারটা সেল বুরি পালিরে। বারা সলোরে কলম কামড়ে ধরে ভারটাকেই বােধ হর আটকাড়ে চাইলেন। বৌদি কিছ আর থাকতে পারলেন না। একেবারে বরে চুকে পড়ে বলনে—ওলছ, ধরার কিছ তােবার ভনভেই হবে।

नेता रक्फारन कान्दिर स्मरन्य-स्थन, मुद्धारस्य देकी

দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, আর টিউপনি। বাড়ী এনে কোথার কয়লা, কোথার বে কেরোসিন, কোথার কোন্ জিনিদ সন্তা—ভাবতে ভাবতে, জানতে জানতে, চুটতে চুটতে ত প্রাণান্ত। চুটির দিনটা; বদিই-বা একটু নিজের কাল নিয়ে বসলুষ, অমনি এলে গোল বাধাতে ?

177

বৌদির স্থাতে ঘা লাগল। রেগে উঠে বললেন—কাজের কথা বলতে এসেছি, শুনতে ইচ্ছে হয় শোন, নর শুনো না। চালের দাম বেড়ে বাচ্ছে, এর পরে পাওয়াই বাবে না হয়ত। খোঁজ করে ক' মণ কিনে ফেলতে হবে। আজ কাপড়ের পারমিট পাওয়া বাবে, দেখানে যাওয়া দরকার। মালের প্রথমে কটোলের এবং বাজারে গিয়ে মণিহারী খুচরো সওলাও অনেক করা স্বভ্যাবশ্রক। এক-বার বেকতেই হবে।

বৌদির কথার দাদার মাথা খুবে উঠন। বলসেন— ভার মানে সারাটা দিনের ধাকা। পারব না, বলছি আক ও সব পারব না। আজ একটু লিথবই।

বৌদি জ কুঁচকে বললেন— ঘণ্টা ছুৱেক ড দেখছি চোধ বুজে বলে আছ, কত ক্সৱৎই করছ, এক পাতা লেখাও ড বেকল না।

দাদা চটে কালেন—বক্ত সহক্তে লেখা বেরোর না বুবেছ। লেখা একটি তপস্তা। বার ধ্যানে আহার নিজা ঘুচে বার, মন চলে বার স্বপ্নলোকের ওপারে। সেখানে বে বেদনা, বে আনন্দ, বে শাস্তি,—বে•••।

বৌদি অধীব হয়ে বাধা দিয়ে বললেন—থাক্, সে সৰ আমার বুঝবার দরকার নেই। আমি জানি থেতে না পেলে কটের সীমা থাকবে না, হাহাকারে অছির হয়ে উঠতে হবে। পাগল হইনি ত বে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে অপ্রলোকের বেদনা অন্ত হব করতে বসব।

দাদা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—আমি পাগল।—নয় তো কি।
কথায় কথায় দাদা-বৌদিতে হয়ে গেল একচোট বাগড়া।
বৌদি শেষটা বাপে শুমবাতে শুমবাতে বেরিয়ে এলেন—
লিখে উদ্ধার করবে স্বাইকে। এদিকে সংসারটা ভেলে
যাক্। মেয়েটা বছর পাঁচেকের হ'ল, লেবাপড়া না
শিখে মৃথ্যু হচ্ছে, কার কি। এই খুকী, বইপত্তর নিয়ে
পড়তে বোস্ বলছি। নয় ত চুলের শুটিটা টেনে হিইছ
ক্ষেত্র, ধুষেছিল।

বছৰ পাচেকের বেটো পুত্ৰাণি বাবালার উকি-সুক্তি

ষাবছিল। যার কথার সভরে একবার তার সংখ্র বীবন-বাঁখা চুলে হাত বুলিয়ে নিলে। তারপরে প্রথম ভাগখানা নিয়ে বারান্দায় এসে বসল। বৌদিও বসলেন পাশে। পড়, গড়গড়িয়ে পড়ে ব. বলছি। ও কি, অমন এদিক-ওদিক তাকাজ্ঞিস কেন দেব এক চড়।

শুকুমণি তবু উস্থস্ করতে গাগল। বাপের আত্রে মেরে সে। সকাল থেকে বাপের অবস্থা দেখে তার অবাক লেগে গেছে। বাগাবাগি করে দাদা তথন চ্পিপ্ত-প্রার। সশকে ঘ্রময় পায়চারি করে ছিল্লস্ত্র কবিতার ভাবটার সজে প্রায় ধ্বস্তাধ্বন্তি স্বক্ষ করে দিয়েছেন। ভাকিয়ে তাকিয়ে ধ্কুমণি ফিস্ফিস্ করে বললে—বাবার কি হয়েছে মা, অমন করছেন কেন।

বৌদি একবার তাকিয়ে দেখলেন। গন্তীর মুখে বললেন মাথায় ভূত চেপেচে, তাই কেপে গেছেন।

ভূত সহছে থুকুমণির ধাবণা অস্পষ্ট । কিন্তু তিন চার দিন আগে পাড়াতে একটা ক্ষ্যাপা এসেছিল। সে থালি উঠত, বসত, লাফাত, পায়চারি করত, হাত-পা ছুঁড়ত। কাছে গেলে মারতে আসত।

খুকুমণির দে ব্যাপারটা মনে ছিল। ক্ষ্যাপা সম্বন্ধে ভর ছিল নিদারুণ। বাবা ক্ষেপে গেছেন শুনে মুখ তার কালে। হয়ে গেল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল—আমি কেমন করে বাবার কাছে যাব বাবা কেন ক্ষেপে গেল•••।

দাদা তগন ভাবে বিভোর হৈয়ে সম্ভব®: কবিতাটাকে
মনে মনে এক রকম গুছিরে এনেছেন, কালার শব্দে
সচকিত হয়ে কললোক থেকে ধপ করে পড়লেন এসে
কঠিন বাত্তব-জগতে। একেবাতে আগুন হয়ে উঠলেন।
ভাবলেন পড়াতে গিয়ে পুকুমণিকে বৌদি মেবেছেন।
মেয়েকে মারা তিনি মোটে > ছ কয়তে পারতেন না। দাতে
দাত চেপে বললেন—বত সব অশিক্ষিতের কাপুন না
আছে বিভোবৃদি, না আছে ছেলোম্যে মাহ্যুষ্করার শিক্ষা।
তথু ভান তালা কয়তে আর ঘ্রে বলে রগড়া কয়তে। দেখপে
আজকালকার মেয়েরা কি না কয়ছে। কবিতা লিখছে,
গান পাইছে, দেশোজারে এগোছে, ঘর-সংসার গুছোছে,
হাট-বাভার কয়ছে। কেউ কি তোমার মত ঘ্রে বলে
বলে তথু স্থামীর মুখাপেকী হয়ে থাকছে। •••ছঁ:, এমন ফুলয়
ভাবিটা ভ্রমে এসেছিল, দিলে নই করে।

টান মেরে টেবিল থেকে কাগল কলম তুলে নিয়ে লাল। ম্বা থেকে বেরিয়ে গেলেন।•••

বৌদি প্রথমটা হতবৃত্তি। তারপরে খুকুমণিকে টানতে কারতে পিরে রারাখবে চুক্লেন। তথু জানি রারা

আর বগড়া করতে। কবিভার মর্থ বৃথি যে। আর্থিকা মই ?

পরক্ষণেই তুপ তুপ শব্দে এ ঘরে এসে হাজির। আমি এতক্ষণ বদে বদে পরীক্ষার পড়া তৈরি কর্মিলাম, আর মজা উপভোগ কর্মিলাম দাদা-বৌদির স্বপড়াতে। শশব্যস্ত হরে উঠলাম। অগ্নিমৃতি বৌদি ঘরে চুকেই হাড থেকে বইট নিলেন ছিনিয়ে –বাবে ভ চল।

অন্ত হয়ে বললাম —কোথার।— ওধু ঘবে বসে রাঁধি আর বগড়া করি, আর কোনো গুণ নেই, ওঃ। সংসার ওছিছে বৃদ্ধের বাজাবের এত বড় টালটা সামলাল কে গুনি? আর ত একেবারে ন'শ পঞ্চাশ টাকা, আমি না থাকলে ওকিছে মরতে হ'ত, হাা। ওঠো, ওঠো, বাজারে বাব। আমরা বেন আর জিনিব কিনে আনতে পারি না।

ষ্ট্র বললাম—তৃমি বাবে, রালার কি হবে।
পুকুমণিট বা থাকবে কোথায়। দাদা ত বোধ হয় রেগে
বেবিয়ে গেলেন।

— ত্বঁ, বেরিয়ে গেলেন। মাধার চেপেছে ছড, বাড়ী থেকে বেরুব আজ গ দেখণে হয় ত গেটের পালে আমগাচটার তলায় বদে লিগছে। কিছু ভাবতে হবে না, তৃষি ওঠ। খুকুমনির আজ পালের বাসায় নেমন্তর। আমবা ফিরে এসে ভাতে ভাত রারা করে নেবা এখন বাবে ত শীগণির তৈরি হও। নয় তো ভেবেছ কি—একাই আজ চলে বাব। ঘর থেকে বেরুতে জানি নে না কি সংসারের ঝামেলায় বেরুবার স্ময় পাই নে, তাই না এত থোঁচা।

বৌদি সবেগেই বেরোবাব তন্য তৈরি হতে গেলেন। আমি আর উচ্চবাচা করতে সাহস পেলাম না।

বাড়ী থেকে কেরবার মুখে দাদা ডাক দিংলন— এ বি, কোথায় বাওয়া হচ্ছে।

বৌদি উত্তর না দিয়ে গট্গট্ করে এগিয়ে গেলেন। আমি বললাম—বৌদি বাজারে বেরুছেন, আমি সজে বাজি।

দাদা দটান উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বলকেন— বাকারে। দেখ ভাল হবে না, এখনও ফেবো বলছি। ফিবলে না, আছো। আমিও এমন এক কাও করব দেখবে এখন।

বাজার করে ফিরতে বাজন একটা। তবু কণ্টোলের লোকান বইল, পারমিটের লোকানে বাওরাই হ'ল না। তথু বাজাবের ক'টা খুচরো জিনিব, এবং মনিহারী লোকানে পছন্দমত কিছু জিনিব কিনতেই এতথানি বেলা। ঠিক তুপুরের ব'া ব'া রোজ্বে এক বিল্লা বোঝাই জিনিসপত্র নিরে বখন বাসার ফিরলার, সুখাভুকার তু'লনেই ভ্ৰম বিষয় ক্লান্ত। বৌদির মেজাল সপ্তায়ে চড়া।—
এর পরে গিরে রালা করতে হবে ত ? বি নেই, চাকর
নেই, দার বত আমার। এই ঠিক বলে বাধলাম ঠাকুববি
ভোমাকে, ঘর-সংসার ছেড়ে ছুড়ে একদিন নিশ্চর
বেরিরে পড়ব। আমি কেন একা ঘরে বাইরে থেটে
লরব। এমন সংসার না করলে কি হয়। আজকেই
গিরে বলভি—বার সংসার সে বুবে নিক। আমি বাপের
বাড়ী চললাম।

তু'জনে ক্লান্ত দেহে বাড়ী এসে চুকলাম। পাশের বাড়ীর বারান্দার বদে পুকুমণি ভার বন্ধুর দক্ষে থেলা কর-ছিল। বললে—ওদের বাদার আমি থেয়েছি, মা।

—বেশ—বৌদি এদিক ওদিক তাকালেন। গাছতলার দাদার বই খাতা ফেলা, তিনি কাছাকাছি কোখাও নেই। বৌদি নীচু গলায় বললেন—তোর বাবা কোথায় বে খুকু?

খুকুমণি বন্ধুর সঙ্গে ধেলতে বাস্ত। বললে—বাড়ীতেই তো ছিলেন। খুঁজে দেখোগে।

খু জতে আর হ'ল না। ভিতরে চুকতেই শুনতে পেলাম রারাঘরে শব্দ উঠছে—ছাাক্, ছাাক্।

তীর কৌতৃহলে সেই ধুলাপায়েই দাঁড়ালাম গিয়ে দরজায়। দেখি কাত হয়ে ভাতের হাঁড়ির মাড় ঝবছে। মাটির কলসীটা উন্টানো। ঘর জলে ভেসে গেছে। আর দালা এদিকে কাঁচা ভেলে মাছ ভাজতে দিয়েছেন। মাছ ছিটকাচ্ছে ফট্ ফট্। পুস্তি হাতে হতভক্ত দালা থ'বনে দ্বে গাঁড়িয়ে আছেন।

বৌদি আর আমি পরস্পারের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠনাম। দাদা চমকে উঠে বললেন—বাক, এসে গেছিন্। হাসি চেপে বললাম—এসে তো গেছি, কিন্তু এটা কি হচ্চে দাদা।

লালা খুম্ভি কেলে হাত ধুতে ধুতে বললেন—
কি আর হবে ? রাগ করে ফেলেছিলাম, তারই
প্রায়শ্চিত্ত । জানিই তো মন্ত কর্মী দব বাজারে
বেরিরেছ, ফিরতে নিশ্চয় একটা । এমন সময়
ভেতে পুড়ে এদে বা রালা হবে, দে মুখে দেওয়া
যাবে না । তাই রালাটা দেরেই ফেলছি । এই
ভাতট ভো হয়েই গেছে, মাচটাও এই এক্স্নি করে
ফেলছি । এ মাছপুলো বড় ছিটকোর, নয়রে । আগে

জানলে অন্ত যাছ আনভাষ। ভোৱা আসবার আগেই বামা হয়ে বেড।

বৌদি আমি তৃ'জনেই হেনে ফেললাম। বৌদি বললেন, হাজার বকমের অন্ত মাছ আনলেও কাঁচা তেলে মাছ ছাড়লে মাছ ছিটকে উঠবেই। কি বে বুদ্ধি সব!

হেসে বললাম—হায়, হায়, বৌদি, আর কথা বলো না। করেছ কি, কবিকে কলম ছাড়িয়ে শেষটা খুন্ধি ধরালে। এমনি কলির কাও।

বৌদি ক্রত্রিম জ্রুভিদ করে বললেন—স্বার ঘরের বউকে বে থোঁচা দিয়ে বাইবে বেভে বাধ্য করলে সেটা বুঝি ভোমার দাদাব দোবের হ'ল না ?

দাদা গন্তীরমূবে মাখা নেড়ে বললেন—'মোটেই না।
আধুনিক কালে আপিসে রয়েছেন বড় বাবু, ঘরেডে গিরী।
ভাববার সময় অল্প, লিখবার সময় কম। প্রেরণার বেশী
বকম জোর চাই ভো। থোঁচাটা দিয়ে তবু লেখার একটা
প্রট পেয়ে গেলাম।' বৌদি সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে
বললেন—ওমা, আমাকে নিয়ে আবার গল্প লিখতে বস্বে
নাকি। সেকথা আগে বলতে হ'ত। লেখার নায়িকা
হবার কায়দাটা একটু না হয় জেনে নিভাম। অস্তত
বাগড়াটা তো করভাম না।

দাদা আর আমি হেদে উঠনাম। দাদা হাসতে হাসতে বললেন—আমিও আর বাপু লিখতে বদছি নে। খুব শান্তি হয়েছে। আমার ওই আপিস আর টিউশনি আর কনটোলের দোকান ঘোরাই স্থের। সরস্থতীর উপাসনা করে হালামার দরকার নেই।

বৌদি ক্রন্তদি করে বদলেন—হাা, বে কাজ বারে দাজে। শুধু শুধু স্থামার স্নাট স্থানা দামের কলদীটা ভাঙল, কাঁচা তেলে মাছ চেঙে গেল। ছা-পোষা জীব, ভার স্বাবার ঘোড়া-রোগ। কেরাণীর স্বাবার দেখার বাতিক।

দাদা চটে উঠলেন—শুনেছিস্ থোঁচাটা। দল্লী বোন, আমি ব'দি সময় না পাই, দোহাই তোর, দাদার অপমানের প্রতিশোধটা তুলতে হবে। লিখে ফেল্ দেখি একটা গল্প, এমনি এক বৌদির কথা।

বৌদি উচ্ছল মুখে চোধ নাচিম্নে বললেন—বেশ ভো, লিপুক না দেখি। কোন গুণই ভো নাকি আমার নেই, তবু একটা গল্পের নাম্বিকা হতে পারব ভো।

# নিয়বঙ্গের কতিপর প্রাচীন শিশ্প-নিদর্শন

## 🗷 বিমলকুমার দত্ত, এম-এ

বছদেশের স্বব্দিণভাগত বিভাত জ্বজাকীণ ভ্রাগ ক্রম্বরন মামে খ্যাত। ভশ্বধ্যে বে অংশ চকিব পরপ্রণা জেলার **দক্ষিণাংশে অবন্ধিত ভাহাই পশ্চিম স্থন্দর্বন। পশ্চিম** স্থন্দরবনের দক্ষিণে বন্ধোপসাগর, পূর্বেক কালিন্দী ও পশ্চিমে হুগলী নদী। অসংখ্য নদীর অবস্থান হেন্তু এই অঞ্চলের দক্ষিণ এবৰ বীপ ও বৰীপে বিভক্ত হইয়াছে।

পুৰ্বে এই অঞ্চল জন্মাকীৰ্ণ ও হিংম্ৰ খাপদসভূল ছিল। এডদিন শব্ভিষপ্তলীয় মধ্যে এই ধারণা চলিত ছিল বে, ষয়সে এই অঞ্চলটি অপেকাকত নবীন। সম্প্রতি করেক ৰৎসম হইল জন্মনগ্ৰ-মঞ্জিলপুৰ নিবাসী প্ৰছেম শ্ৰীয়ক শালিবাস বস্তু মহাশয় এই তুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বে স্কল ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার **ফলে বৰদেশের** ইভিহাসে এক নতন অধ্যার উল্বাটিড हरेबाह्य। १ अरे प्रकल हरेए वह व्यानीन मन्तिरवद अ অভান্ত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, অষ্টধাতু, পাথর ও পোডামাটির বহু দেবদেবীর মৃত্তি, ভাষপট্টলিপি, মুৎপাত্ত ও প্রাচীন মুদ্রা नवक्ता निवाटक ।\*

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই অঞ্চলের কোন উল্লেখ শেখা বায় না কিন্তু টলেমীর মানচিত্রে কাধিসন ও মেঘা নামৰ চুট নদীর মধ্যে "পলোৱা" নামক একটি নগরের উল্লেখ দেখিতে পা এয়া বায়।

প্রাচীন মূল্রা ভারপট্রলিপি, বদদেশের প্রাচীন সাহিত্য, ধ ि वाद्याण, <sup>७</sup> छान्छान् क्वक ९ उद्यत्नव मान्हिक হইতে জানা বার বে. এডদঞ্চল দিয়া পঞ্চার প্রধান শাখা প্ৰবাহিত থাকায়—ইহা অন্ততম প্ৰধান বাণিজা পথ চিল। একৰে এই শাখা আদিগৰা নামে খ্যাত। এই কারণেই বোধ হয় এই অঞ্চল এডাদৃশ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। কিছ किक्रा वह ममुक स्वन्त्र स्वरम् श्वरम् इहेवा भागमम्बन ৰদলাকীৰ্ণ হইল ভাহাই আশ্চৰ্ব্যের বিষয়। সম্ভবতঃ ভূমিকম্প, ভূমি-অবনমন (Submergence) প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্বায় ও আদিগলা ক্রমণ: মজিয়া বাওয়াতেই এইরূপ ঘটিয়াছে।

এই অঞ্চলে ভ্যি-অবন্যনের বহু প্রমাণ পাওয়া বায়। कर्लन भागरहेन क्विनभूव, यट्नाइव ও वाथवश्व विनाव বেভিনিউ সার্ভে বিপোর্টে লিখিয়াছেন:-

"What maximum height the Sunderbans may have formerly attained is utterly unknown . . . But that a general subsidence has operated over the whole of Sunderbans, if not of the entire delta. is, I think, quite clear from the result of the examinations of cutting or sections made in various parts where tanks were being excavated. At Khulna, about 12 miles to the nearest Sunderban lot, at a depth from 18 ft. below the present surface of the ground and parallel to it, remains of an old forest were found consisting entirely of Sundri trees of various sizes with their roots and lower portions of the trunk exactly as they must have been existent in former days, when all was fresh and green above them."

## স্বৰ্গীয় আৰু, ডি. ওন্ডহাম লিখিয়াছেন,—

"The peat bed is found in all excavations in Calcutta Catalogue of the Gupta coins (Kalighat). British at a depth varying from about twenty to about thirty feet and the same stratum appears to extend over a large area in the neighbouring country. A peaty layer has been

<sup>(</sup>১) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাস শাধার সভাপতি ৰদীগোপাল মজুমধার মহাশরের ভাষণ।

<sup>(</sup> **৭ ) য**। ব্রেক্ত অনুসন্ধান সমিতির মনোপ্রাক—৩।৪ ও eat

Museum, Allan, p. xi.

म। बरबन्ध अञ्चलकान मिक्कि वार्विक कार्याविवनमे, ১৯২৮-২৯, कः २३-२२।

प। এসিয়াটক সোসাইটি অক বেলনের **약: ૨**86

at Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad, R. D. Banerjee, 7. 30 1

<sup>5</sup> Indian Historical Quarterly. Vol. 12, 1933. 7. २-२, २-१ % Vol. X. No. 2-1934--7. 42> 1

<sup>(</sup>৩) অল্পের্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এক, জি, বোলাহালেয় "Barly History of Bengal" मात्रक श्रूक्टक प्रेयनीत मान्हिया।

<sup>(</sup>৪) মহারাজা লক্ষ্ণ সেনের দক্ষিণ গোবিষ্ণপুর ভাষালিপি---Inscriptions of Bengal by Nani Gopal Mazumdar. Vol. VIII. 7 38 1

<sup>(</sup> c ) ক। বিপ্রদাস চক্রবর্তীয় "বলসার ভাসান"—বলীয় সাহিত্য পরিবং পঞ্জিকা,

प्रमान व्यवसीत "व्यो कांग"—देखिन व्याप प्राप्त प्राप्त २०भर-२ .

नं । बारनात्र भूतांतृष्ठ-जिभरतमञ्ज बरम्यांभीयात्र : भू: ১৮-১৯

<sup>(</sup> **৬** ) ভি বাজোজ--->৫৪০ **এ**টাস্

<sup>( 9 )</sup> ভাগভাগ 공주-->+++ \*\*

४) (वयम् (इर्यम्-) १७६--) १११

noticed at Port Canning, thirty-five miles to the southeast and at Khulna, eighty miles east by north, always at such a depth below the present surfare as to be some feet beneath the present mean tide level. In many of the cases noticed, roots of the Sundri trees were found in the peaty stratum. This tree grows a little above high watermark in grounds liable to flooding, so that in many instances roots occurring below the mean tide level, there is conclusive evidence of depression.

উপবোক্ত ভূমি অবনমনের দৃষ্টান্ত ও অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে ওন্ডহাম সাহেব মনে করেন সন্তবতঃ প্রাচীনকালে স্থলববনের এই অঞ্চল গালেয় বন্ধীপের অন্তভূক্ত ছিল না। ইহা স্বতম্ভ ও শুদ্ধ স্থানবিশিষ্ট ছিল। Manual of Geology of India নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন:—

"The evidence (of depression) is confirmed by the occurrence of pebbles, for it is extremely improbable that coarse gravel should have been deposited in water eighty fathoms deep and large fragments could not have been brought to their present position unless the streams which now traverse the country had a greater fall or unless which is now probable rocky hills existed which have been covered by alluvial deposits. The proportion of the beds traversed can scarcely be deltaic accumulation and it is therefore probable, that when they were formed, the present site of Calcutta was near the alluvial plain, and it is quite possible that a portion of Bay of Bengal was dry land."

উপবোক্ত উদাহরণ ব্যতীতও অন্যান্য অনেক প্রমাণ পাওয়া বার বাহার বারা স্পট্ট প্রতীয়মান হয় বে, এতদকলে ভূমি অবনমনের ফলে বছ গৃহ ও মন্দিরাদি ভূপ্রোধিত হইয়াছে। জয়নগর থানার অস্তর্গত ২৬ নংলাটে রাইদীঘির গাঙ নামক নদী প্রবাহিত। ভাটারু সময় নদীর সাধারণ সীমারেখা হইতে প্রায় ৮ ফুট নিম্নে বৃহৎ ইটকনিশ্বিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা বায়।

সম্প্রতি এই অঞ্চল হইতে আমি কতকগুলি প্রাচীন
শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাদের সহিত ভারত
ও বহির্ভারতের অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক
শিল্প-নিদর্শনগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। উপরোক্ত
ভূমি অবন্যন, অক্তান্ত ভৌগোলিক কারণ ও এই সমভ
শিল্প নিদর্শন হইতে স্পাইই ধারণা করা বায় বে, নিম্নবেদর
এতদক্ষলের ইতিহাস অতীব প্রাচীন। হয়ত বা অন্থস্থানের ফলে কোনদিন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার মহিত
ইহার গভার বোগস্ত আবিদ্ধত হইবে।

প্রথমটি একটি হত্তনির্মিত মুৎপাত। ইহার বহির্ভাগে

"backet marks" चारक जनर देशांत चावान वह 🗙 इ ইঞ্চি। অয়নগর থানার অন্তর্গত ৩৪নং লাটের রূপনগর। নামক গ্রামে মৃত্তিকা খননকালে এই মুৎপাত্রটি পাওয়া যায়। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার সঠিক বর্স নিণয় করা কঠিন। কিন্তু অনুত্রপ মুৎপাত্র মিশরের প্রাচীন কবরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। শ্বদেহের সহিত এইরপ মংপাত্তে খাছাপানীয় ও ष्रनामा উপক্ষণাদি দিবার ব্যবস্থা মিশরে প্রচলিড ছিল।>• সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতে আরিকামেডু নামক স্থানে ভারত-সরকারের খননকাথ্যের ফলে এারেটাইন শুরের ও নিমু হইতে অফুরুপ ."basket marks" সমেত পাত্রখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।১১ অতি প্রাচীনকাল হইতে, সম্ভবতঃ নব্য প্রন্থর যুগ হইতে সারা পৃথিবীতে এই প্রকার "basket ! marks" চিহ্নিত মুংপাত্র ব্যবহৃত হইরা আসিভেছে। প্রাচীন চীনে১২. মোটলেক্স টেমসে১৩ ও অন্যান্য প্রাচীন স্থানে ইতার সন্ধান মিলিয়াছে। যুগপরিবর্ত্তনের সবে সবে উক্ত চিহের আসল উদ্দেশ্ত ক্রমশঃলাকে ভলিয়া वाय এবং ইहा जानकाविक हिरू हिनादव वावश्रुख इहरख থাকে।

বিভীয়টি একটি পোড়ামাটির মাতৃকা-মূর্তি। ইহা উর্চ্চে মাত্র হুই ইঞি। আদি গলার একটি শাবা নালুয়ার গাড়ের কতক অংশ মজিয়া গিয়াছে। উক্ত স্থান বননকালে প্রায় ২০ ফুট নিয় হুইতে এই মূর্ত্তিটি পাওয়া বায়। এই মাতৃকা-মূর্তির হত্ত ও নাসিকা টিপিয়া ভোলা (pinched) ও চক্ষু তুইটি অভিরিক্ত বওছয় বোগ বায়া গঠিত। চক্ষুর উক্ত অভিরিক্ত বওছয় না থাকিলেও উহার চিক্ত বেশ পরিভায়। হরপ্রা যুগ হুইতে অভাবিধি ভারতের নানাস্থানে এই প্রকারের মাতৃকা-মূর্ত্তি পাওয়া বায়। পশ্চিম স্কুল্বরুসে প্রাপ্ত এই বৃত্তিটির সঠিক গঠনকাল বদিও নির্দ্ধারণ করা বায় না ভবাপি ডাঃ ক্রামরিশের মতে এইরুপ আদিম ধরণের মূর্ত্তিভির প্রতিন। ভিনি লিখিয়াছেন,—

"The chronology of the terracottas of India has given rise to much speculation and several conculsions have been drawn from the existence of various types. Primitive

<sup>(</sup>১০) বিটিশ বিউৰিয়াৰ গোষ্টকাৰ্ড: নখন: সিরিক "বি" ৫৬ – বং বি ৩৩৬

<sup>53</sup> i Ancient India, No. 2, July 1946. Plate xxvii. fg. (B).

<sup>38 |</sup> The Civilization of the East (China) Rene Grouseet, page 5.

<sup>50 |</sup> An Outling of History. H. G. Wells, Vol. I, 51, fig. 1.

<sup>(\*)</sup> with it, verils also "Manual of Geology of India," syst !

types have been assigned an early and sometimes prehistoric date." >8

উক্ত মূর্ভিটি অভ্যক্ত আদিম ধরণের এবং উহা ২০ ফুট ভূগঙনির হইতে প্রাপ্ত। সে কারণ নিঃসন্দেহে অন্ত্যান করা বার বে, মুর্ভিটি অভ্যন্ত প্রাচীন।

তৃতীয়টি একটি সমচতুদ্ধোপ চৌকী। ইহা বেলে পাথরের তৈয়ারী এবং চারিখানি পায়াবিশিট। ইহার আয়তন
১৫×১২× ইঞ্চি। মথুরাপুর থানার অধীন কম্বণীবির
২৬নং লাটের একটি মজা পুছরিণী থননকালে ১৬ ফুট
ভূগর্ভনিয় হইতে ইহা পাওয়া ষায়। দক্ষিণ-ভারতের তিনাডেলী ( ত্রিবাছ্র ) নামক স্থানে থননকালে প্রাগৈতিহাসিক
শিল্প-নিদ্দানসমূহের সহিত অফুরুপ একটি চৌকী পাওয়া
য়ায়।১৫ শক্তম্কিনের জন্য এইরূপ দ্রব্য প্রাগৈতিহাসিক
কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গুপ্তযুগেরও অফুরুপ
চৌকী পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহারা আকারে ক্র্যু ও
অলকারবহৃদ। ৩০০০ বংসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিশরেও
অফুরুপ চৌকী ব্যবহৃত হইত, কিন্তু উহাদের কোন পায়া
থাকিত না।১৬

ভৌগোলিকদের মতে বহুদেশ বয়সে নবীন। চর্মিশ পরগণা জিলায় ও ইচার পার্শবর্তী স্থানসমূহে বে সকল প্রাগৈতিহাসিক নিগর্শন আবিষ্ণুত হইয়াতে তাহা ছারা ক্ষাইই প্রতীয়মান হয় বে, উক্ত স্থান আদৌ নৃতন নহে বরং উহা এত প্রাচীন বে, ইহার ইতিহাস অক্ষকারে আছেয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও প্রত্নপ্রত্তর ও নব্যপ্রত্বর যুগের বহু নিদর্শন ছগলী, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জ্বেলায় পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাক্ষে ভি-বল

গোবিন্দপুর গ্রামের ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুনকুন নাম।
গ্রাম হইতে ঐরপ একটি নির্দান প্রাপ্ত হন ১১৭ মেদিনীপুর
জেলার বাটিবনি পরগণার ভাষাজ্ঞি নাম। গ্রামের
অধিবাদিগণ ভূমি-খননকালে ভাস্তনির্মিত একটি কুঠার-ফলক
ভূনিয় হইতে আবিষ্কার করে ১১৮ বর্জমান জেলার তুর্গাপুর
নামক স্থানের নিকট অভি প্রাচীন সভ্যভার নির্দানসমূহ
পাওয়া গিয়াছে এবং বর্জমানে ঐ সকল নির্দান ভারতীয়
প্রম্বতভ্ববিভাগের প্রশোধায় পরীকার জন্য রহিষাছে ।
সম্প্রতি পুনরায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার
অধীনে বামাল নামক গ্রামে নব্য-প্রস্তরমূগের কভকগুলি
নির্দান পাওয়া গিয়াছে ।১৯

উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ ব্যতীত পশ্চিম রাচের বোড়শ মাতৃকা চিত্রলিপি ও বাঁকুড়াছ বিহারীনাথ পর্বতগাত্তে বে শিলালিপি আছে তাহাদের সহিত হরপ্পা ও মহেঞাদড়ো নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক লিপির নিকট-সাদৃষ্ঠ আছে এবং তুলনামূলক আলোচনার ফলে বোধ হয় বে, এক সময়ে উক্ত লিপি এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়ার কুঁজকুড়া গ্রামে প্রাপ্ত কয়েকটি আলিপনা-চিত্রের সহিতও প্রাগৈতিহাসিক এবং ব্রাশ্বীধরোষ্ঠা লিপির ঘনিষ্ঠ সাদৃষ্ঠ পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল নিদর্শন ও লিপিসমূহের আলোচনা হইডে
বুঝা ষায় বে, বন্ধদেশ আদে নবীন নহে। বৈদিক
ও পৌরাণিক সাহিত্য হইডে জানা বায়, বহুকাল এই
অঞ্চল পকী ইত্যাদি নামীয় অনাধ্যগণ ঘারা অধ্যুবিত চিল।
বন্ধদেশের প্রাণৈতিহাসিক যুগের কথা একমাত্র প্রত্নভাবিক খনন-কার্য্যের ঘারাই উদ্ধার করা বাইডে পারে।

<sup>&</sup>gt;> | Science and Culture, Vol. 14, No. 6, Dec. 1948.



<sup>38 |</sup> Indian Terracottas, by Dr. Stella Kramrish, J.I.S.O.A.

<sup>36 |</sup> Annual Report. Archaeological Survey of India, 1902-3, p. 139.

ye | An Outline of History. H. G. Wells, Vol. I, p. 132-41.

<sup>391</sup> Catalogue of the Pre-Historic Antiquities in the Indian Museum. T. C. Brown, p. 67.

ושנ Ibid., p. 142.

## পতঙ্গ

## **अ**श्वीभाष्ट्य छ्डोाठार्य।

करत्रकिम हिम्बा (शन---

বলা জিনিষগুলি যথাস্থানে পৌছাইরা দিরাছে। রিজিয়া উপস্থিত ছিল। সে কাঁকালে করিয়া খরে লইরা গিরাছে।

স্কুল আবার বন্ধ হইয়াছে দিন দশেকের জন্ত । আপাততঃ
কোন কান্ধ নাই। বাহিরে একটি ধানায় একটা শোভাযাত্রা
বাহির করিবার তোড়জোড় চলিতেছে। ধলারা করেকজন
এবং অন্তান্ত স্কুলের কতিপর ছাত্র যাইবে স্থির হইয়াছে, কিন্তু
কবে তাহার স্থিরতা নাই। স্থানীর লোকে ধবর দিবে,
যধন সশল্প পুলিসবাহিনী স্থানান্তরিত হইবে তথন যাইতে
হইবে—শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রকৃষ্ট সময় তাহাই।

এদিকে অর্থাভাব। সত্যরা টাকার অভাবে কট পাই-তেছে, প্রায়শঃই অনাহারে ইাটিয়া যাতারাত করিতে হই-তেছে। তাহাদিগকে টাকা সরবরাহ করিবার উপায় নাই। অপিমা রায়ের যথাসর্বস্থ গিয়াছে, যে টাকা এদিক-ওদিক হইতে আসিত তাহাও আসিতেছে না। মাত্র একজন ব্যাপারী সামান্ত টাকা দিয়াছেন। শলারা গেলেও টাকার দরকার, নৌকা ভাড়া, থাওয়া, ফিরিবার ব্যবস্থা সবই প্রয়োজন। শচীন-বাবু তাই করেকদিন চিস্তাহিত আছেন।

ঠিক এমনই সময়ে একদিন রাত্রে পেট্রল পার্টির সহিত টাকা সরবরাহকারী অনিলের দলের একটা সংঘর্ব হইরাছে। তাহাতে হুইলন কন্ট্রেল আহত হুইরাছে। সে পাড়ার অনেকেই এখন হাজতে—অনিলও। অনিল সংবাদ যাহা দিরাছে তাহার সারমর্দ্ধ এই যে, সংঘর্ব এড়াইতে গেলে সভ্য, বরাজ ও বিভৃতি ধরা পড়িয়া যাইত। তাহারা উহাদের সহিতই ছিল এবং মারামারির কলে পলাইবার স্থযোগ পাই-রাছে আর অনিলদের বিচারের ভার মিঃ সেনের হাতে পড়ি-রাছে—এক মাসের বেশী জেল হুইলে সব পও হুইরা যাইবে।

শচীনবাবু চিস্তাকুল হইয়া অকারণ ঘুরিতে ঘুরিতে একটা রেন্ডোর রার চা থাইতে চুকিলেন। মণিবাবু চা থাইতেছিলেন, তাহার পাশে একজন পুলিসের জ্যাদার। মণিবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চা থাওয়াইলেন। শচীনবাবুকে বিষয়া দেখিয়া মণিবাবু বলিলেন—কি ? আপনাকে যেন একটু বিমর্থ মনে হচ্ছে?

- --₹11
- (**क**न ?
- অর্থ ভাব। মাষ্টারের বা হয়— ইছুল বন্ধ মাইনে গেতে দেরি। ছাত্রেরা নির্মিতভাবে বেতন দের না।

- —তাত বটেই। কতকগুলো ছেলের অপকর্ণের দরুদ দেশের কত লোক কত কষ্ট পাছেছে।
- আপনার ভারের মামলার কি হ'ল ? সেই ছুরিমার। ব্যাপার।

মণিবাবু একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, তার আবার কি হবে ? থালাস হরে যাবে !

- —যে ছুরি থেরেছে, তার ত শুনলাম আড়াই বছর হরেই গিরেছে।
- —তা ত হবেই। সেটা ত খন্ত আইনে—বিপ্লবী হিসেবে—

--- चाट्छ है।

শচীনবাবুর বাদাখবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি উঠিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। অনকার রাভা, একাকীই কিরিতেছিলেন, পথে একটা কাঠের পূল, জায়গাটা অসমান, তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতেছিলেন। একটু জাগে এক পশলা রষ্টি হইয়াছে, আবার ওঁড়ি ওঁড়ি রষ্টি আরম্ভ হইল—

কে যেন পিছন হইতে ডাকিল, মাপ্তার মশার।

পিছন কিরিলেন, একটি লোক দাঁড়াইরা আছে, কিছ সেই অন্ধকারে আব্ছা দেখা গেলেও কে তাহা বুবা যার না। লোকটি তাঁহার কাঁথে হাত দিয়া আন্দাব্দে হাত ধরিল। তিনি একটু বিশ্বিত ও ভীত হইলেন—কে ?

লোকটি তাঁহার হাতে একধানা ধাম গ**ঁৰিরা দিরা বলিল,** আপনার চিঠি।

ছিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া সে চলিয়া গেল। পিছনের লাইট পোষ্টের আলো বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, কিঙ অস্পষ্ট। লোকটি ফ্রুত চলিয়া গেল, মনে হইল যেন কোন পুলিস অফিসার।

শচীনবাবুর মনে সংশয় স্থাগিল, কিন্তু তবুও নির্দিপ্তভাবে সেটা পকেটে পুরিয়া বাসায় ফিরিলেন। এতদিন আত্মরক্ষার একটা ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল, কিন্তু বর্তমানে হাল ছাড়িয়া দিয়া অনিবাব্য ভবিশ্বতের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বাসার আসিরা দেখেন থামের ভিতরে ছইখানা দশ টাকার নোট এবং ছোট একট চিঠি, নামধামহীন অপরিচিত লেখা— "সাবধান হইবেন, যে-কোন দিন থানাতরাস হইতে পারে।" শচীনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্ জ্ঞাত দাতার দান ও সাবধান-বাবী। সেদিন বর্ধণ-মুখর দিবস, সকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে।
শাতীনবাবু বাসায়ই বসিয়া ছিলেন, অদুরে গলির মোড়ে পানের
দোকানে একটা লোক বসিয়া থাকে নিত্য, নিয়মিত ভাবে।
মাবে মাবে মনে হয় ও ছায়ায় মত তাঁকে অমুসরণ করে,
দিনে গাঁচিশ বায় গাঁচিশ ভায়গায় তাহায় সহিত দেখা হয়,
লোকট গুয় সংবাদদাতা সন্দেহ নাই—কিন্তু কে? শহরে
নবাগত বলিয়া অমুমান হয়।

আৰু তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া বুরিয়াছেন, সত্যর সাহিত্যসমিতির এত কর্মতংপরতা কেন ? তাহার সহিত বহ
সরকারী কর্মচারীর থাতির থাকাটা আৰু একটা মূল্যনম্মপ
হইয়াছে, না হইলে বহুপূর্বে শৈশবেই এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার
ক্ষালম্ব্যু ঘটিত।

সারাদিন কোন কাজ ছিল না। বসিয়া বসিয়া দিন কাটিয়াছে, বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবেন, কিন্তু তাহার পুর্বেই রিম্ কিম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে।

সন্ধা হইরা আসিরাছে, ঐ লোকট নিব্দিকার চিত্তে পানের দোকানে বসিরা পান চিবাইতেছে আর দোক্তার পিকৃ ফেলিয়া বৃষ্টির জলস্রোতকে গুলারজনক রক্তিমতার কুংসিত করিয়া দিতেছে। মিঃ সেনের বেয়ায়া আসিয়া জানাইল, তাঁহাকে মিঃ সেনের বাড়ীতে একবার যাইতে হইবে।

শচীনবাবু অনুমান করিলেন, মেখমেছর সন্ধ্যায় মি: সেনের বোধ হয় কাব্য প্রতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁহার সহিত সন্ধ্যাটা কাব্যালোচনায় কাটাইয়া দিতে চান। শচীনবাবু খরে ছটকট করিতেছিলেন, ছাতা লইয়া বেয়ারার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথে অন্ধলার। মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের ডিবা অনিতেছে—আলোর ব্যৱতার পথের অন্ধলার
গাচতর হইরা উঠিয়াছে। শচীনবাবু চলিতেছিলেন, মাঝে
মাঝে বৃষ্টির ছাট গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। বেয়ারা গেট
বুলিয়া তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলিল। শচীনবাবু বিমিত
হইলেন, বাড়ীর ভিতরে লইয়া ঘাইতে চাহিতেছে কেন?
ভুল করিয়া নয় ত ! শহয় ত মি: সেন ভিতরেই আছেন।

বেশ্বারা শশ্বনকক্ষের একটা চেরারে তাঁছাকে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

কেহ কোণাও নাই, কেবলমাত্র শিশুকভাট থাটের উপর নিজিত। ডেপুটবাব্র বাজীর একেবারে জন্সরে একাকী বসিরা থাকিতে থাকিতে শচীনবাবু বিশ্বর-মিশ্রিত আর্তকে খামিরা উট্টলেন। এমন সফটজনক অবস্থার তিনি ত পুর্বে ক্রমণ্ড পড়েন নাই।

মিসেদ সেন একদিন মাত্র সাহিত্য সমিতির উৎসবে মিনিট পাঁচেকের স্বন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচর তো হর নাই… ভাবিরা ভাবিরা শচীনবাবু কিছুই ছির করিতে পারিতে-ছিলেন না। হঠাং মিসেস সেন এক শ্লেট খাবার ও চা লইরা আসিরা টেবিলে রাখিলেন। নমস্কারাম্ভে অত্যন্ত সহক স্থরে বলিলেন, খেরে নিন্।

ভবাক বিশ্বরে শচীনবাবু তাকাইলেন, ব্যাপারটা বিশ্বাস হয় না, ভবচ একেবারে চোবের সামনে প্রত্যক্ষ ভাবে মিসেদ্ সেন, যিনি কভা হাকিমকে কভা শাসনে রাখিয়া সিগারেট কন্ট্রোল করিয়াছেন বলিয়া শহরে কুখ্যাতি।

শচীনবাবু বিৰুচের মত বসিরা ছিলেন। তিনি বলিলেন, সমিতি গড়বার জন্তে এত লগা-চওড়া কথা বললেন আর এখন একেবারে চুপ করে আছেন ?

- শচীনবাৰু কোন জবাব না দিয়া একটা সিঙাভা মুখে পুরিলেন। মিসেস্ সেন একটু হাসিয়া বলিলেন, জবাক হয়েছেন বোধ হয় ?
- —হাঁ। এ ধরণের ব্যাপার ত নাটক-নভেলেও ঘটতে দেখা যায় না।
- ---কিন্ত এত অধাক না হয়ে এবার খাওয়াতে মন দিন দেখি।

শচীনবাবু জানিতেন, মিসেস্ সেন বছলোকের মেয়ে এবং তাঁর বাবা যে হাতথরচ তাঁহাকে দেন তাই নাকি মিঃ সেনের মাহিনা হইতে বেশী। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, আমাকে কি খাবার জভেই ভেকেছেন ?

- —না। আর একটু কা<del>ষ</del>ও আছে। আপনাকে একটা কিনিষ নিতে হবে। নেবেন ত গ
  - —গ্রহণযোগ্য হলে নিশ্চয়ই নেব।

মিসেস্ সেন আঁচল হইতে দশখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন, এটা আপনি নিয়ে যান।

- —আমি ৷ টাকা নিয়ে কি করবো ৷
- मिनूम—या इत कत्रत्व।

শচীনবাবু শন্ধিত হইলেন—চারি পাশে গুপ্তচরের দল তাঁহাকে উদ্বান্ত করিয়া তুলিয়াছে, শেষে কি ইনিও! বলি-লেন—নিতে আমার আপন্তি আছে। প্রথমতঃ, আপনার দান গ্রহণ করবো কেন? দিতীয়তঃ গ্রহণ করলেও কি ইচ্ছামত বরচ করতে পারবো।

— আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব— দরকার আছে বলে করবেন। আর দিতীয়তঃ, যেভাবে ধুনী টাকাটা ধরচ করবেন। বাই হোক্, জার কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চট্পট্ থেয়ে নিম।

শচীনবারু কহিলেন, জাপনার দান গ্রহণ করতে জামি জ্পারগ i

—কেন ? সন্দেহ হচ্ছে ? সরকারী টাকা ও নর, ও আমার হাতবরচ থেকে দিরেছি।

- —ভা'হলেও—আমাকে কেন দেবেন ?
- -- जामात्र रेट्स ।
- -- বছকে ভ দেন না !
- -- আপদি কেমন করে জানলেন ?
- —অন্ততঃ খ্যাতি শুনতাম তা হলে।
- —খ্যাতি নেই, বরং ফুপণ বলে বদনাম আছে জানি।
  কিন্তু ঐ পুলিস আর ম্যাজিট্রেটদের চা বাওয়াতে আমার ইচ্ছে
  করে না। কিন্তু আপনাকে ধাইয়েছ—
- স্থামি দরিত্র হতে পারি কিন্তু স্বভের দান গ্রহণ করতে স্থামার স্থাস্থ-সম্মানে বা লাগে—সেইস্কভেই—

মিসেস্ সেন চট্ করিয়া টাকা কয়েকটা তাঁহার বুক পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, উনি বোৰ হয় জাসছেন—

সক্ষে সক্ষেই করেকজন লোকের দ্রাগত কলরব কানে আসিল। বোধ হয় মিঃ সেন তাসের আড্ডা হইতে কিরিতে-ছেন। মিসেস্ সেন কণকাল চূপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আর ইতন্ততঃ করবেন না—টাকা আপনাদের কাজেলাগাবেন। আমার সঙ্গে আহ্মন, পেছনের দরজা দিয়ে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে উনি দেখে কেললে বিপদ হবে।

মিসেদ পেন তাড়াতাড়ি লঠন লইয়া অগ্রবন্তিনী হইলেন এবং শচীনবাবু যেন অপরাধ করিয়া ধরা পড়িতে যাইতেছেন এমনি একটা উৎকণ্ঠা লইয়া তাঁহার পশ্চাদমূদরণ করিলেন। অন্ধকার, পিছল উঠান। মিদেস্ সেন বারান্দায় লগুনটা রাধিয়া বলিলেন, আম্বন—

শচীনবাবু অন্ধকারে মিসেস্ সেনের পিছন পিছন চলিলেন, এক রছস্থময় রোমাঞ্কর অন্থভূতিতে তিনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

মিসেস্ সেন পিছনের ক্র দরকাটা গুলিয়া বলিলেন, এ পথের হদিস জানেন ত ? একটু এগিয়ে, পুক্রধারের রাভা দিয়ে ওদিকে গেলেই গলিতে পড়বেন।

#### —হাঁ৷ ভানি—

তিনি দরকা দিতে যাইতেছিলেন মিসেস্ সেন যেন একটু চকিত হইরা উঠিরাছেন। ইতিমব্যে রাভার কলরব নিকটবর্তী হইরাছে। দূরত্ব সামাগ্র হাত ছই—জনিলের কথাটা মনে হইল। এক মাসের বেশী কেল হইলে সত্যই সব নিবিয়া যাইবে।

কি করিয়াই বা তাঁহাকে ভাকেন ৷ হঠাং এক বলক বাতাসে মিসেস্ সেনের আঁচলটা শচীনবাবুর একেবারে হাতের কাছে আনিরা দিল ৷ তিনি তাড়াতাভিতে তাহাই বিরা হছু আকর্ষণ করিয়া কহিলেন—

-- ७५१--

—বৰুৰ ভাছাভাছি—

— জনিলের কেস্টা মিঃ সেনের হাতে জাছে, দেখবেন বেন এক মাসের বেশী মা হয়।

नक्ष नक्ष पत्रका वस हरेश (शन।

নিবিভ জনকার। লঠনের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি অবরুদ্ধ দরকার অন্তর্নালে বন্দী হইরা গিরাছে। শচীনবাবু একটু একটু করিয়া পা বাড়াইয়া পুকুরপাড়ে আসিলেন—হঠাং কাহারও সলে দেখা হইলে কি ভাবিবে এই আশকার একবার এদিক ওদিক চাহিলেন, তাহার পর আর একটু ভাবিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। রাভাটা কনশৃত্ত—যাহারা যাইতেছিল, তাহারা মিং সেনের দল নহে।

শচীনবাৰু খন্তির নিখাস ফেলিয়া চলিলেন।

বাভীতে আসিরা শচীনবাবুর অন্তর আনদে পূর্ণ ইইয়া গেল, টাকা পাইরাছেন, আপাততঃ সত্যদের হুর্গতি হু'চার দিনের ক্ষন্ত কমিবে। তার উপর এই অভাবিতপূর্ব্ব সহামুভূতিতে তাঁহার অন্তরে একটা আশা কাগিয়াছিল, হয়ত এসব নিরর্থক নয়, হয়ত সত্যদের হুঃখবরণ সাথ ক হইবে, হয়ত দেশ খাবীন হইবে। খাবীন ভারতের ধ্বপ্র তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে— সেধানে হঃখকপ্ত থাকিবে না, শ্রমের বিনিময়ে উপয়ুক্ত অর্থ ও আহার্য্য মিলিবে। শাসকদের অত্যাচারে ও অবিচারে শত শত প্রাণ নপ্ত হইবে না, ভায় ও সত্যের প্রতিঠা মাল্যের কীবন যাত্রাকে প্রঠু করিয়া ভূলিবে।

মীরা যধন তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, শচীনবাবু তথন আর গোপন করিতে পারিলেন না, সব কিছুই সবিস্তারে বলিয়া কেলিলেন। মীরা সবিশ্বরে কহিল, তা হলে হয়ত সত্যদের জয় হবে, না গো ? ওরাও যধন বুবেছে—

#### --ইা, হয়ত তাই---

বছদিন পরে আত্মীরা ও শচীমবাবু অনেক গ্র-গাছা করিলেন। বেন একটা রঙীন ভবিশ্বতের ইদিত পাইয়াছেন… অন্থদার পৃথিবীতে যেন একটু নিরাপদ আশ্রম মিলিয়াছে।

অনেক রাত্রে তাঁহারা শয়ন করিলেন। বর্ষপক্লান্ত শীতল রাত্রি। জানালা দিয়া ভিজা বাতাস আসিয়া মশারি দোলাইতেছে। তাঁহারা মুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি ছ'টার পরে অকমাং শচীনবারু যেন অহুভব করিলেন, কে তাঁহার মাধার ভিন্ধা হাত দিরা স্পর্শ করিরাছে। বিছানার উঠিয়া বসিলেন—মীরা ছুমাইতেছে। তিনি বৃহ্কঠে কহিলেন—কে?

-- मत्रका धूनूम अत्र ... नात्रीकर्छ ।

শচীনবাব্ দরজা খুলিলেন—জনকারে কে বেন ঘরে চুকিল। তিনি দেশলাইরের কাঠি আলাইতে বাইতেছিলেন, আগত্তক কহিল, আলাবেন না ভর। আমি ভামলী।

--- খঃ, কি খবর বল ভ।

- বলাদারা যাচ্ছে ভর, কাল সেধানে শোভাষাত্রা হবে।
  আরও জন পনর আছে। টাকা অভতঃ এক শ' চাই, নৌকা
  ভাষা হরেছে তিরিশ টাকা— হধানা নৌকো।
  - ---তুমি কি করবে ?
- ওরা সব নদীর খাটে বসে আছে, আমি টাকা নিরে গেলে তবে রওনা হবে !
  - -- ভূমি পারবে ? এগিয়ে দেব !
- —না—না। আপনি কথ্বনও আসবেন না। এবনও পুলিস আছে মোড়ে। আমি এমন পথে যাবো আপনি তা চিনবেন না।
  - ---পারবে একা।
- —ই্যা, একা এলাম, আর ষেতে পারবো না। আরতি আছে মোড়ে দাঁভিরে।
  - --ও আছা--

শচীনবাবু অন্ধকারে টাকা গুণিতে গুণিতে বলিলেন, কিন্তু একশত হর না। আশি নিরে যাও—তিনি সত্যদের করু কিছু সক্ষ করিলেন।

---छाडे मिन---

স্থামলী হাত পাতিয়া টাকা লইয়া বলিল, তর আপনি সাবধান ধাকবেন, আপনার নামে ওরা ধুব লাগিয়েছে, কিছ প্রমাণাভাবে আপনাকে ধরতে পারছে না। জানেন, এস্-ডি-ও আপনার ওয়ারেন্টে সই করেন নি—আপনি সাহিত্যিক, তাই বিশাস করেন নি যে আপনি এসব হালামার মধ্যে আছেন।

স্তামলী অপেকা না করিয়া চলিয়া গেল—শচীনবাৰু দরজার দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কালো একটা অপরীরী বৃত্তির মত স্তামলী বড় রাভার উঠিয়া ওপারের একটা ক্ষুদ্র গলিতে চুকিল। অপরিসীম সাহস এই মেয়েটয় ! এই অন্ধকারে এমনি করিয়া ও যেন কি এক ছরন্ত আশা বুকে লইয়া ছরিয়া বেড়াইতেছে ! স্তামলীর অপস্রমান ছায়ার দিকে চাহিয়া শচীনবাৰু মনে মনে বলিলেন, তোমাদের ত্যাগ ও কৃষ্কুসাধন যেন সকল হয়। স্থাধীন ভারতে তোমবা পুরত্বতহাবৈ, দেশের ছংখ মোচন হইবে।

পরের দিনটা অত্যম্ভ অবন্তিতে কাটতেছিল---

থানার সামনেই বিক্লোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইরাছে এবং কাঁক পাইলে তাহাতে আগুনও দেওরা হইবে। যদি গুলি চলে তবে ধলাদের ছই-এক জন নিশুরই মারা বাইবে—জবর্ত্ত মরিতে তাহাদের জর নাই, কিন্তু শচীনবাবু তাহাদের জন্ত একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছিলেন।

বাকী চিক্লিশ টাকা সত্যদের পাঠাইরা দেওরা হইরাছে। তাহারা এখন কোনও একটা গ্রামের লোকেদের বৈপ্লবিক কর্মে প্ররোচিত করিতে লাগিরা গিরাছে।

नकाब शूर्व्स यमणे अन्न विषयं हरेबा छेठिन त्व, महीमवाबू

আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না—একাকী বাহির হইরা পড়িলেন। করেক দিন শ্রীমতী অধিমার সহিত দেখা হর নাই, একবার গেলে হয়।

পথে ক্লৈক দোকানদার সাদরে ভাকিরা বসাইল, আহ্ন মাষ্টারমশাই বহুন, একটু চা খান।

ইহার তাংপর্যা তিনি বুবেন নাই, তবে ইদানীং আক্ষর্যা ও রহস্তময় অনেক ব্যাপারই ঘটতেছে তাই তিনি বসিলেন। বলা যায় না—কোন সংবাদ হয়ত বা পাওয়া যাইতেও পারে।

দোকানদার বলিল, খবর শুনেছেন বোধ হয়—দারোগা খুন হরে গেছে। ছেলেদের উপর লাঠি চালাতে তারাও পাণ্টা শ্বাব দিয়েছিল, তাই মরেছে।

শচীনবাবু শুনিলেন, এবং ইহার ভয়াবহ পরিণাম কল্পনা করিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। ওলানে চলিবে এখন পুলিসের উন্ধানিতে সম্প্রদারবিশেষের গুণামি, বুঠতরাজ, বেপরোয়া মারপিট এবং নারীধর্য—লাঞ্চনার অপমানে শীভনে কত লোকের জীবন ছবিষহ হইয়া উঠিবে।

আর একটা কথা সুম্পষ্ঠ—তিনি যে ঐ বিপ্লবীদের নেতা একথা আৰু প্রায় সর্বজনবিদিত, তাহা না হইলে এমন সব ঘটনা ঘটতে পারিত না। তাঁহার ভবিষ্যুৎ নির্দ্ধারিত, আৰু হোকৃ কাল হোকৃ কারাবাস তাঁহার অনিবার্য্য।

তিনি উঠিতেছিলেন, দোকানী প্রশ্ন করিল—ধলারা ভাল ত মাষ্টারমশাই ?

निर्वात् मश्कार विलालन, जामि कि करत जानता।

তিনি বাহির হইয়া শীরে ধীরে চলিলেন এবং কিছুক্দণের
মধ্যেই মিপ্ রারের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিস্
রায়কে সংবাদ দিতেই তিনি আসিলেন। কুলল-প্রশ্নের পর
শচীনবাবু বলিলেন, তা হলে কলকাতা আর যাছেনে না ত।

- —বেতে আর দিলেন কঁই ?
- ---আমি দিলাম না !
- --हैं।। वललन, शक्र इत--
- —যা হোকৃ—আপনার উপর আমার অধিকার আছে একথা বীকার করলেন তা হলে ?
  - আপনার কথাবার্ডা জ্বমশংই ছুর পণ্ নিচ্ছে—
- —যাকৃ সেকধা, নিশাযোগে আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হতে পারে—ভার পধটা দেখিয়ে দিতে হয়।
  - ---রাত্তে আমার বাসার আসবেন ?
- —হাঁ। এর মধ্যে ওপু কর্তব্যজ্ঞানই নর একটু রোমান্সের গম্বও যে রয়েছে।
- —ক্তি একথা বলতে আপনার একটু কুঠা বোধ করা উচিত ছিল।
- —উচিত অবক্টই ছিল, কিন্তু সজোচ বোধ জ্বলে আর চলছে না।

—পেছনের দরভা উপ্কানো আপনার পক্ষে বদি অসম্ভব না হর তবে এই জানালার আসাও সম্ভব এবং…

শচীনবাবু একটু হাসিরা বলিলেন, সমর নিকট হরেছে, বোৰ হর আর অল করদিন। কিছ আপনার হাতে কত আহে ?

- ---পোঠাপিসে শ-গাচেক আছে, তা ছাড়া আর নেই া
- -- याक् यर्थक्षे बृलश्न चारह---
- —আপনার লক্ষিত হওয়া উচিত !
- —আচ্ছা, আপাততঃ ধুব সলচ্চ ভাবেই উঠি তা হলে। তবে হাতে কিছু টাকা রাখতে লক্ষিত হবেদ না আশা করি। শচীনবাবু হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলেন।

পরদিন সকালে ছুম হইতে ছাগাইয়া মীরা বলিল, শীগ্গির ওঠ। চা ধাবে। শচীনবাৰু বলিলেন, এধানে দাও———না, রামাঘরে চল।

শচীনবাবু রাল্লাঘরে গেলেন। সেখানে বসিরা ধলা। ধলা বলিল, ভার যা হয় কিছু ধেতে দিন। বচ্ছ ক্লাস্ত—

- ---দারোগা মরলো কি করে ?
- ---বলছি।

মীরা কমেকটা মুডির মোয়া দিল—চায়ের জ্বল গরম হুটতেছে। বলা ছুডিক্ষপীড়িতের মত থাইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর বলিতে স্থক করিল—শোভাযান্তায় ওপানকার ছাত্র নিয়ে প্রায় ছু'শ ছেলে ছিল। পতাকাবাহী লাঠিগুলো একটু শক্ত দেখেই নিয়েছিলাম, থানার নিকটবর্তী হতেই বোব হয় বেলা ১২টা হ'ল, তারা কিছু না বলেই হুঠাং বেপরোয়া লাঠি চার্জ্ঞ করতে আরম্ভ করলে। কিছুক্ষণ মার থেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে এক খা মারলাম দারোগাকে, কিন্তু এমনি চোট লাগল যে, সেই যে পড়ল আর উঠল না। ছু'এক্জন কনেইবলও খা থেয়েছিল, তারা পালিয়ে গেল—আমরাও কিরে এলাম।…

খানিকটা চা পান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—নোকো ভাড়া করা ছিল, আমরা চলে আসবো, হঠাৎ সংবাদ পেলাম পুলিসের হুক্মে দালা আরম্ভ হবে—তারা মুসলমানদের বেপরোয়া পূঠ-তরাল করতে হুক্ম দিয়েছে—এখন মেয়েদের সরানো দরকার। হ'বানা নৌকো বোঝাই করে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, অল একখানি মহাজনী নৌকায় আরও কিছু এল…তখনই অপর প্রান্তে পূঠতরাজ আর নারী-হরণ আরম্ভ হয়েছে—সাহাদের বাড়ী পূঠ হয়েছে, একটা মেয়েকে…বলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া য়হিল তার পর আবার অ্রু করিল, আমরা দেবলাম অন্ততঃ আবহণটা তাদের আট্ট্লাতে না পায়লে এদিকে সব বেরুতে পায়বে না। তাই আমরা বাজারের রাডায় সেলাম তাদের মাহাভা নিতে—মারামারি হ'ল, একট জেলে মাবার আবাত পেরে অভান হ'ল, তাকে পাটিরে দেখি,

ওরা যেন একটু ভীত হরে দাঁছিরে গেছে—এদিক ওদিক পালাছে—

আমরা চলে এলাম, তথন প্রায় সন্ধা, হেঁটে রওনা দিলাম রাভা বরে। সারাদিন খাওয়া কোটে নি তবুও ছুটছি আমরা চারজন। ওরা সব ওপারের গ্রামে কোন আত্মীর-বাড়ীতে গেল। কি বিঞী রাভা, বর্ষার জলে কাদামর হ'রে গেছে, ভেঙে গেছে মাঝে মাঝে, সাঁতার-জল, অন্ধকারে পথ চিনি না, তবুও চলেছি—

নদীর ধার দিয়ে আসতে আসতে করেকজন লোকের সঙ্গে দেখা। তারা মাছ ধরছিল—তাদের হাতে দেখা লঠন। বল আলোর আমাদের ভিজা কাপড় আর চলার ভলী দেখে বাধ হয় সন্দেহ করেছিল, তার উপর অত রাত্রি। তারা বললে, দাঁড়াও, গ্রামের চৌকিদার আর প্রেসিডেন্টের সন্দে দেখা না করে যেতে পারবে না।' গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই অভ সম্প্রদারের লোক, তারা ওখানকার ব্যাপার জানত তাই বললে, 'সেখানে মারামারি করে আসছেন ত ?' বললাম—না, মারের বিশেষ অস্থাবের ধবর পেয়ে যাছি। তারা ছাড়লে না, আমরাও যাব না। শেষে তারা আমাদের জার করে ধরে নিয়ে যাবে বললে। দেহে তখন আর তিলমাত্র শক্তি নেই, তাই বললুম, তাঁদের ডেকে নিয়ে এস, আমরা তোমাদের উং—এ অপেকা করছি। তাই হ'ল, কনা ছয়েক রয়ে গেল আর ছই জন চৌকিদার ডাকতে গেল—

ধলা আবার কয়েক চুমুক চা থাইয়া লইয়া বলিল, শেষে আমরা দ্বির করলাম কলে বাঁপ দিয়ে আত্মরকার চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ সুযোগ মিলল—আমরা কলে লাকিয়ে পড়লাম—

বর্ধার নদী, ছরন্ত স্রোত—ওদের হৈ চৈ জ্বনেই দূরে সরে গেল, বুবলাম বেশ জোরেই ভাঁটিরে যাছি। । । নারাদিন খাই নি, তার ওপর এই পরিশ্রম, স্রোতে টেনে নিরে যাছে, বুবলাম বাঁচবার জার আশা নেই, হাত পা শিধিল হরে জাসছে, চারদিকে অন্ধলার, কোধার তীর বুববার উপার নেই। ভাবলাম এমনি ভাবে কত লোক মরেছে। । ।

হঠাৎ দেখি গায়ে কি একটা ঠেকলো—কলাগাছ। বেঁচে গেলাম। তার উপর চড়ে বসলাম, বোধ হয় ছ্মিয়ে ছিলাম। কিছুই জানি না—ভোরে দেখি, স্তীমার-প্রেশনের ক্লাট দেখা বাছে আর আমি ঘুরণাক খাছি। তখন একটু চেঙা করে উঠে এলাম—ওয়ারেণ্ট ত আছেই—তারপর সরাসরি একে বারে বাড়ীতে চলে এলাম। মা ভাত রাঁবছে, ভাবলাম খেরেই চলে বাব…

হঠাৎ কে যেন বাহির হইতে ডাকিল, ভর।

শচীনবাৰু বাহিরে জাসিরা দেখিলেন, যে করেকট ছাত্র ভাহাকে ও মিসু রায়কে জড়াইরা একটা রোমাল স্ট্র করিরাছে ভাহাদের একজন দীভাইরা। मठीनवाबू श्रन्न कत्रिलन, कि ट्र ?

---জামাদের ক্ল কবে খুলবে ভর ?

--সোমবার।

শচীনবাৰু অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিরা আসিলেন। ধলা তথনও গোগ্রাসে মোরা থাইতেছে। শচীনবাৰু বলিলেন, শীগগির যা, ওরা ঠিক টের পেরেছে—এসেছে কবে স্থল খুলবে জানতে।

ক্লান্ত পা ছটিতে ভর দিয়া দরকা ধরিয়া ধলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বড় ছংখ ক্লর, যারা আমাদের এত কণ্ঠ দিলে তাদের একজ্বনও ইংরেজ নয়, তারা আমাদেরই দেশবাসী, আমাদের ভাই—

শচীনবাৰু বলিলেন, পিছনের দরকা দিয়ে, ময়রাবাড়ীর ভিতর দিয়ে চলে যা—নইলে বিপদ আছে।

বলা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু রাভার বাহির হইয়া দেখিলেন অত্যন্ত ভালমাম্ব ছাঞ্ট মোড়ের চায়ের দোকানে মণিবাবুকে কি যেন বলিল, তিনি হন্ হন্ করিয়া ছুটলেন সম্ভবতঃ পুলিসে খবর দিতে।

শচীনবাবু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মীরা শিগ্গির একটা কান্ধ কর। তুমি ধলাদের বাভি চেনো ত ?

--**ই**গ কেন ?

— শীগ্গির ভেতর দিয়ে গিয়ে বলে এস বলা যেন না থেরেই চলে যায়, নইলে দশ বারো মিনিটের মধ্যে ধরা পড়বে—

মীরা ইতন্ততঃ করিতেছিল, কেউ আমাকে চেনে না— —তাতে কি ?

মীরা তাড়াতাড়ি রওনা হইল।

শচীনবাবু উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। থোকা আদিনার প্রান্তে একা একাই 'বন্দেমাতরম্' ছুড়িয়া দিরাছে। চীৎকার করিয়া বলিতেছে—বিখাসখাতকের বিচার হবে—বিটিশ নিপাত যা—সা-রে-গামা-পাধা-নি, বোম কেলেছে জাপানী, ইত্যাদি।

মীরা কিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি যেতে পারতাম না, পুলিসে বিরে ফেলেছে ওদের বাড়ী—তাকে বরে নিরে যাছে—

শচীনবাবু আর্ত্রকঠে বলিয়া উঠিলেন, ওং—

সারাদিন অনাহারে থাকিয়া, জীবনপণে হাঙ্গামাকারী-দের প্রতিরোধ করিয়া মেয়েদের ইব্রুত রক্ষা করিয়াছে, দশ মাইল ইর্ল পণে ইাঁটয়াছে, চৌদ্ধ মাইল বলে ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কিছুই ধাইতে পর্যন্ত দেওয়া হইল না । আর মায়ের রালা ভাত ক'টও সে মুখে দিবার সময় পাইল না, এই কি বিচার, বিধাতার ভার ও সত্যের রক্ষণ । অভিযামে হঃখে কোভে শচীনবাবুর চোধ বাহিয়া বল গড়াইয়া পঢ়িল।

মীরা বলিল, ভূমি কাঁদছ ?

--- ও:, বলা ছটো ভাত বেরেও যেতে পারলে না !

এই কথাটার দীরার মাতৃহদরও কাঁদিরা উঠিল, আহা তার খোকার বত বলাও তার মারের ঘাঁচলের নিবি, তাহাকে তিনি খাইতে দিতে পারিলেন না। মীরা ছুটরা গিরা খোকাকে কোলে করিরা অক্স চুহনে তাহার স্বেহ আর আশীর্কাদ ঢালিয়া দিল।

ৰ্ণায়মান পৃথিবীর আবর্ত্তন নিয়মিতই চলিয়াছে---

মান্থ্যের আইন আদালত, মামলা মোকদমা, থাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা—সবই চলিয়াছে সেই একই নিরমে। কুল কৃটিয়াছে, বরিয়া পড়িয়াছে, বীকে অন্তর হইয়াছে, কলে বীক্ষ সক্ষর হইয়াছে, কেবলমাত্র করেকটি পতঙ্গধর্মী প্রাণ আগুনে বাণাইয়া পড়িয়াছে, অনকার ক্ষনসমূলে আবর্ত্তসমূল গভীর তলদেশে ক্ষতবিক্ষত দেহে আলোড়ন স্কটি করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগ নিভরক, নিঠ র নীরবতায় মৌন।

শহর নীরব—নিশিস্ত আলভে, নির্দ্ম স্তর্কতার দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে।

সাহিত্য সমিতির জার একটি অধিবেশন হইয়াছে মিং সেনেরই বাড়ীতে। অধিবেশনট উৎসবষ্লক, গান-বান্ধনায় বেশ ক্ষিরাছিল। উৎসাহে অধিলবাবু পর্যন্ত একটা আর্ডি করিয়া কেলিয়াছিলেন।

শচীনবাবুর কাজ নাই—মি: সেন মাবে মাবে ডাকেন, মনোবিজ্ঞান সথকে আলোচনা হয়। অনিলরা হাজতে দিনাতিপাত করিতেছে—এখনও রায় বাহির হয় নাই।

সেদিন সকালে অমনি একটা আলোচনা হইতেছিল। রবিবার, মি: সেন তাই আৰু একেবারে বেপরোরা, আলোচনার গতিতে মনে হর বারটার পূর্বে সমাপ্ত হইবে না। লচীনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতে পর্বার কাঁকে বাড়ীর ভিতরের সামান্ত একটু দেখা বার।

অকন্মাং পর্কাটী কাঁক হইরা মিঃ সেনের সামনে ছুই কাপ চা ও ছুইথানি বিছুট রক্ষিত হইল। বোকা গেল মিসেস সেন বরং দিরা গেলেন—কিন্ত ব্যাপারটা অবাভাবিক। এই আক্ষিক চা দানের ব্যাপারে পর্কাটা একটু বেশী কাঁক হইরা রহিল।

মিসেস সেন চা লইরা আসিলেন। চা পান করিতে করিতে শচীনবারু দেবিলেন, এবার রায়াবরের দরকা পর্যন্ত দেবা যার। মিসেস সেন করেকবার আনাগোনা করিলেন এবং একবার চোবাচোবি হইতেই একট আঙ ল দেবাইরা বিতহাতে চলিরা গেলেন।

महीमवाब् वृविदलम, जनिनामत अक मारात स्मन सरे बारह ।

ফিরিবার মুখে শচীনবাবু ষথাছানে সংবাদটি দিয়াও আসিলেন।

বলারা যে করজন একসকে জলে বাঁপ দিয়াছিল তাহাদের সকলেই কিরিয়াছে, কিছ কেরে নাই শুধু একজন। ছুই বংসর টেঙে ডিস্এলাউড হইয়া সে পড়া ছাডিয়া দিয়াছিল। শচীন-বাবু বাধিত হইলেও বিচলিত হন নাই, আজ তাঁহার স্মুশ্রে ধারণা, ইহারা আজ হোক, কাল হোক, দশ বছর বাদে হোক সকলেই ভূবিবে, কেহই বাঁচিবে না। ইহারা স্মুখে বছদেদ দীর্ধকাল বাঁচিয়া থাকিবার কল্প ক্যার নাই।

আৰু করেকদিন আকাশ বেশ পরিকার। শেষ ভাতের রোজে বর্ষপক্ষান্ত আকাশ উদ্ধান আর পৃথিবী উত্তপ্ত হইরা উঠিরাছে। শুক্লপক্ষের সপ্তমী হইবে, সৌধীন নরনারী সন্ধার পরে নদীর ধারে, রাভার বেড়াইতে বাহির হইরাছে। চলমান মেদের ছারায় আলো-আঁধারে বর্ষাস্থাত পৃথিবীর স্থামলতা আনন্দ্রম্য—

করেকজন মহিলা আজ শচীনবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এমনই বেড়ানটা এই ক্লু শহরের রেওয়াজ। তাহার অবস্থিতি মহিলাগণের আনন্দের অস্তরায় হইবে মনে করিয়া শচীনবাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন একটি বধু আসিয়া প্রধাম করিল।

মুখ দেখিয়া ব্ৰিলেন এট ডাক্তারবাব্র প্তবধ্। তিনি প্রকরিলেন, কি ? ভাল বৌমা!

- ---**₹**1 I
- --তার পর সকলে ভাল আছে ?
- —হাঁ, আৰু ন'টার পর সত্যদা আসবে সেইখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। যাবেন—
  - --্যাবো ?
  - —হাঁ, সোজা রাল্লাঘরে চলে যাবেন, চেনেন ত ?
  - --- **जाव्ह**

শচীনবাবু বাহির হইরা আসিলেন। পথে শিক্ষগণের গহিত সাক্ষাং—ভাঁহারা মিস্ রায় ঘটত ব্যাপারের সাম্রতিক কিংবদন্তী সম্বন্ধে মুখরোচক বহু সংবাদ কানাইলেন।

আৰু অন্ততঃ তাঁহার রসিকতার প্রবৃত্তি ছিল না, তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, অন্তব্ধ চাকুরীর দরখান্ত করতে হবে—

স্বেমবার কহিলেন, মণিবার এ ব্যাপারটা নিয়ে অত মাধা বামাছেন কেন বলতে পারেন।

—উনি সম্ভবতঃ ওথানকার হতাশ প্রেমিক তাই—

শচীনবাৰু জানিতেন, ক্ৰমাগত তাঁহাকে ও মিস্ রায়কে জ্ঞাইয়া এই কুংসা প্রচারের কলে একদল ছাত্রছাত্রী তাঁহাদের উপর শ্রছা হারাইয়াছে এবং সাহিত্য সমিতিটা বে মুখ্যতঃ উক্ত প্রণয়-লীলার ক্ষেত্রবিশেষ তাহা প্রায় সকলেই নিঃসংগরে বিশ্বাস করিয়া কেলিয়াছে। এদিকে বলার প্রেপ্তারের সক্ষেত্র তাহাদের দলের সকলেই প্রেপ্তার হইয়া সিয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে খুনের চার্ক্ষ দাবিল করা হইয়াছে। হয়ত বলার কাঁসিও হইতে পারে। এমন কত জনের কাঁসি হইয়াছে,—হইবে।

মণিবাব্র ভাই যাহাকে হোরা মারিয়া পেটকুটা করিয়া
দিয়াছিল তাহার ছই বংসরের জেল হইয়া সিয়াছে, এবং
মণিবাব্র ভ্রাতা বেকস্বর খালাস পাইয়াছে। ৺বুতাহার পিতা
সেকেও ক্লাসে ভ্রমণের খরচ আদায় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে
ভ্রমণ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যংসামাস্ত
ম্নাকাও হইয়াছে।

রাত্রি নটার ডাক্টারবাব্র বাড়ীর সাধ্নের গলিটা একেব্যুরে জনশৃত্ত হইয়া গিয়াছে। শচীনবাব্ একটু শঙ্কিত পদক্ষেপে এক বার পারচারি করিয়া দেখিলেন—এদিকে ওদিকে কোথায়ও কেহ নাই। একটু ইতন্তত: করিয়া ভরে ভয়েই বাড়ীর ভিতর চুকিয়া পড়িলেন। রায়াঘরের দরকায় বসিয়া আছে ডাক্টারবাব্র পুত্রবধ্, অভ কেহই বাড়ীতে নাই, শাঙ্ডী সম্ভবত: গৃহাস্তরে। একটা কেরোসিনের ভিবার শীর্ণ শিখা মাঝে মাঝে বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পুঞ্জীভূত ধ্ম উদ্ধীরণ করিতেছে—

বৌমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শচীনবাবুকে পাশের ঘরে লইয়া গেল। স্থীণ প্রদীপের আলোকে ঘর স্বল্লালিড, সত্য শুইয়া আছে মনে করিয়া তিনি পাশে যাইয়া বসিলেন। সত্য উঠিয়া বসিল—

শচীনবাৰু সত্যকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এ ষেন সত্যর প্রেতালা—শীর্ণ চেহারা, গায়ের রং রোদে পুড়িয়া তামার মত হইয়াছে, একমুখ দাছি-দোঁক, মনে হয় বয়স চলিশের কাছাকাছি। চোখে সে দীপ্তি, দৃষ্টিতে সে নির্ভাকতার অভিব্যক্তি নাই। নিতাভ কোটরগত চোখে একটা দ্লানিমার কারণা কৃটিয়া উঠিয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। মনে হয় যেন দীর্ঘদিন রোগে ভূগিয়া উঠিয়াছে—

- --কেম্ব আছ ?
- —ভাল নর, আৰু এক মাস রক্ত আমাশরে ভূগছি। রাত-লাগা, পরিশ্রম অনাহার—শরীরের উপর কম অত্যাচার তো হর নি ভর, স্বতরাং শরীরের আর দোষ কি ?

কেমন করে দিন কাটাচ্ছ ?

সভ্য বলিরা গেল অনেক কাহিনী, হাঁটরা সাঁতরাইরা কত পথ যাইতে হইরাছে। পুলিসের ভরে, গ্রাম্য লোকের ভরে কালো হাঁভি মাধার দিয়া ভলে রাত্রিবাস করিতে হইরাছে। চারিপাশের অগুনতি ভোঁক গারে লাসিরা দেহে ছিল্ল করিয়া রক্তপান করিরাছে। সেই সব ভঙ

শুকাইতে দীর্ঘ দিন লাগিরাছে। কোণায়ও গ্রামবাসী সহায়তা করিয়াছে, অম্বর্ডী হইয়া বৈপ্লবিক কাম্ব করিয়াছে, কোৰায়ও আবার পুলিসে ধবর দিয়া হয়রাণ করিয়াছে। কোণারও গ্রামবাসীরাই তাড়া করিয়াছে, চুটিয়া বা আত্মগোপন করিয়া আত্মরকা করিতে হইয়াছে, পার্টের কমিতে ভাঁপ ্সা গরমে দীর্ঘ মধ্যান্থ কাটাইতে হইয়াছে—

সভ্য শিতহাস্তে নিজেদের ছর্মশার কথা বর্ণনা করিয়া থামিল। শচীনবাবুর মনে প্রশ্ন ভাগিয়াছিল, এত কৃচ্ছুসাধনের क्ल कि इरेल १ किंद्ध (प्र अर्थ किनि क्रियान ना ।

সত্য কহিল, আর ত কর্মী নেই, সবই জেলে, এখন কি করা যায় !

- --কন্মী পাকলেই বা কি হ'ত ?
- —সত্যই তাই, বাইরের চেমে খরের শত্রু এত বে**লী** যে মনে হয় আর যেন পারি না।
- —निक्कि वाँ हाल इस स्वां (मध्या हाला अब निर्हे। আর কিছু করাও সম্ভব নয়।
- --তবে তাই করব। আর পারছি না যেন। কিন্তু আপনি এতদিন কি করে কেলের বাইরে আছেন সেইটেই আশ্রহী।

144

--- সকলেই ত জানে যে আপনি আমাদের নেতা ?

महीनवाबू प्रविश्वास विश्वासन—त्नर्जा ? वल कि प्रका. আমি ত কালে কিছুই করি নি। খরে বসে কেবল হা হতাশ করেছি একটু আবটু…

— আপনার প্রতি সকলের শ্রদাই এতদূর এগিয়ে দিয়েছে আমাদের, নইলে কি ছেলেরা এত নির্ভীক হতে পারত ?

--- পাকু, সে কথা।

সত্য একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—ভাগ্যিপ, সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠার বুদিটা মাপায় এসেছিল। নইলে ছু'দিনেই সব থতম হয়ে যেত। আছা এখন মেয়েদের ছারা কি কিছু হওয়া সম্ভব নয় ?

--ভারাই কানে।

বৌমা অদূরে অপেকা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, কি করবে ?

--- বরুন, যদি এবানকার পোষ্টাপিসটা পুড়িয়ে দিতে পারত ?

অবশ্ব একটা প্রাণ কি ছটো প্রাণ ষেত, কিন্ত∙

--তা অঞ্চলি স্থামলী পারে---

শচীনবাৰু বলিলেন, তার প্রয়োজন কি ? তাতে ব্রিটশ সামান্ত্যের এমন কোন ক্ষতি হবে না---

—নাই হোক, তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো হবে, অন্ততঃ ছনিয়ার লোক কানবে এদের স্থত অত্যাচারকে **ভাতি মাণা পেতে নের নি**---

খরের পিছনে শুদ্ধপত্তে পদধ্বনির মত একটা শব্দ শোনা গেল। বৌমা ছরিতপদে পিছন দিক দিরা বাহির হইর। (भन। मठा कूँ निया अभीभी। निवारेश निन।

নিবিভ জনকারে শচীনবাবু ও সত্য মুখোমুখি নিঃশব্দে রুৎনিখাসে অপেকা করিতে লাগিলেন। আবার একটা শব্দ হইল-জাবার! সত্য চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, পথে কি কোন (सर्वत निष् क्रांचि ?

<u>---ना ।</u>

বৌমা कित्रिया जानिया विलालन, मञ्जवणः भक्र-- जन्न तिरे। সত্য বলিল, তা হলে বরিশাল চলে যাই, সেধানে यभि সম্ভব হয় জিরিয়ে নেব, না হয় একেবারে জেলে গিয়েট বিশ্রাম।

— সে মন্দের ভাল। এমনি করেও ত বাঁচবে না। ধরচের টাকা আছে ?

ना ।

শচীনবাবু অন্ধকারে নিজের আংটিটা টানাটানি করিতে-ছিলেন, কিন্তু তাহা বুলিতেছে না। বলিলেন, আংটটা বুলে নাও, আর ত কিছু নেই। এটা তো বুলছে না---

तोमा वनिन, ना बाक, এই जारिकी निन्-त नित्कत व्याश्के बुलिया फिल।

- ——**किक**—
- --- পুকুরের **খাটে হারিয়ে গেছে বললেই হবে।** আর এই ত্ল কোড়া আপনি রাধুন ভবিশ্বতের ক্রে--

मठीनवाबू अक्कारत शां शांजिया इरेकिर लरेलन. একটা সত্যর হাতে দিয়া অন্তটি পকেটে রাখিলেন ৷ বর্ত্তমানে এসব দান গ্রহণ করিতে তাঁহার আর সঙ্গোচ বোধ হয় না। নিব্দের আংটটাও সত্যকে দিয়া কহিলেন, এটাও রাখো হয়ত কাজে লাগবে।

খাওছী বৌমাকে ডাকিলেন, সে রান্নান্তরের প্রতিফলিত স্বল্লালেক দাঁড়াইয়া খলিল, যতক্ষণ না আসি যাবেন না যেন। সত্য বলিল, ছটো জিনিষ আপনার কাছে দেব গচ্ছিত রাখতে।

- · -- 每?
  - —কতকণ্ডলি কংগ্রেসের নির্দেশ, ইস্তাহার **আ**র—
  - --- **জার কি** ?
  - -- जात এकটা जाध्यातं, ও किছু तत्रम---

শচীনবাৰু একটু ষেন বিশিত হইলেন, তাহার পর विमालन, पिरन्ना ... जाव्हा अधूनि पाछ निरन्न याव्हि---

—मा ना, जाशनि निरवन मा। काम दोषि त्रिरव पिरव चाजरव- अक्ट्रे जाववारन वाबरवन यनि रकान कन्द्री चारज जात আশ্বরকার বতে দেবেন। অনেক সময় প্রয়োজন হর।

—ভাই হবে।

বৌৰা আসিরা শচীনবাবুকে বলিল, আপনি আহম।
শচীনবাবু উঠিয়া আসিলেন। সদর দরজা দেওরা ছিল,
বৌৰা তাহা বুলিয়া পুনরার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, পুলিস
এসে গেছে!

- **—(क्व** १
- —বোধ হয় সার্চ করবে, সত্যদাকেও পালাতে হবে একুনি। দীভান দেখি—

শচীনবাবু নির্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সত্য পিছন হইতে আসিয়া বলিল, আপনি আর আমি একসলে বরা পড়লে কিন্তু সত্যিই আমি আনন্দিত হই—

- --ভার মানে গ
- —লোকে স্থানবে, আমি আপনার সত্যিকার অন্থগত ছাত্র।
  - —কিন্তু সে ছটি জিনিস ?
- —সে পুলিস পাবে না। তার জ্ঞে চিন্তা নেই শুর। বৌমা আসিয়া জানাইল, পিছনের বিড্কিতেও পুলিস দাঁডাইয়া আছে।

সত্য একটু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে কিন্ত, ওদের কাঁকি দিতে পারলে বেশ একটু আমোদ হ'ত—

দরকার কড়া নাড়ার শব্দ হইল। বৌমা কানালা দিরা কানাইল, ডাক্তারবারু বাড়ীতে নেই…না, কোন পুরুষমান্থ নেই।…না খুলব না দরকা।…ওঁকে ডিস্পেকারি থেকে ডেকে আফুন।

বৌমা আসিয়া বলিল, আপনারা বিড়কি দরশার আড়ালে বাকবেন, আমি হল আনতে যাছি। কাঁক পেলেই চলে যাবেন— বৌমা কলসী কাঁবে লগ্ন লইরা আসিরা বিভক্তির দরকা বুলিল, লগুনের আলোর দেখা গেল ছই কন কনটেবল দাভাইরা আছে। বৌমা একটু খোমটা টানিরা বলিল, একটু সরে যান, আমি কল আনতে যাব…

কনষ্টেবল ছই জন পথ ছাভিয়া দাঁড়াইল। সক্র গলি—

গরের বাঁকটা ঘ্রিয়া একটু আগাইলেই টিউব ওয়েল। টিউব

ওয়েলে শ্রোদর কলসী পূর্ণ করিবার শব্দ হইল, এবং
আলোটা নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

খরের কোণে আসিরা বৌমা হঠাৎ চীৎকার করিরা উঠিল, "সাপ, সাপ ওরে বাবা রে, সাপে কেটেছে"। হাতের লগুনটি ছিটকাইরা পড়িয়া নিবিয়া গেল।

কনষ্টেবল ছইটি সেই অন্ধকারে টর্চের আলো কেলিতে কেলিতে ছুটিয়া গেল আর্গু নারীকণ্ঠকে অন্নুসরণ করিয়া। সত্য নিঃশব্দে শচীনবাবুর হাত টানিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বাম দিকে ঘুরিয়া একটা পুক্রের পাড়ে আসিয়া শচীনবাবু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন আর রাভা নাই।

সত্য পুক্রের পাড়ে একটি ঘরের পিছনে গিয়া সঙ্কেত-ছচক শব্দ করিল, সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলিয়া গেল। সত্য শচীনবাবুকে লইয়া সে বাড়ীর উঠান পার হইল।

আর একটা গলির মোড়ে আসিরা সত্য বলিল, এই পথে বান—দত্তদের দোকানের পিছন দিরে সদর রাভার পড়বেন। সত্য চলিয়া গেল। শচীনবাবু হাতড়াইতে হাতড়াইতে সদর রাভার আসিয়া পড়িলেন। রাভার মোড়ে জনতা—তাহারা বলিতেছে, ডাক্ডারের বাড়ী সার্চ্চ হচ্ছে—তার বেটার বৌকে সাপে কামড়েছে তবুও নিভার নেই।

(क्यमः)

## আন্দামান

## অধ্যাপক 🖻 নির্মালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্দামান অরণ্য-পরিপূর্ণ কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। আমাদের কলনার আন্দামান উষর, পর্ব্বতসঙ্কল, অবাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়া-পূর্ণ, অবাস্থিতদের নির্বাসনের উপযোগী এক ভয়াবহ স্থান। আমাদের অনেকেরই ধারণা এখানকার অরণ্যে বাস করে কতকগুলি আদিমভাতীর মাত্রম। অষ্ট্রেলিয়ার মত এখানেও সভ্যাম্য প্রথম বাস করার স্বস্ত করেদীদের পাঠিরেছিল। ১৮৫৮ বিষ্টাব্দে আন্দামান ভারতের করেদী-উপনিবেশে পরিণত হয়। তারপর নির্বাসিত করেদীদের পরিশ্রমে সেখানে পোর্ট ব্লেয়ার শহরটি গভে উঠেছে। শহরটি বাভবিকই মদোরম। ছোট ছোট

পাহাড আর সমুদ্র তার সৌন্দর্যার্থি করেছে। সেধানকার রাভাষাট চমংকার, আশেপাশে গ্রাম পর্যন্ত বাস যাওরা-আসা করে। দোকান, বাকার, ডাক্তারধানা, ডাল হাসপাতাল, বৈছ্যতিক আলো, টেলিকোন সবকিছুই আছে। সম্প্রতি সেধানে করেদী পাঠানো বন্ধ হরে গেছে। পোর্ট রেরারকে কেন্দ্র করে চার পাশে গ্রামের সংখ্যা বাড়ছে—বাধীন মান্থবের একটা দ্তন উপনিবেশ সেধানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। একদা অবজ্ঞাত করেদী উপনিবেশ অট্রেলিরা আভ যেমন সকলের কাছে আকর্ষীর হরেছে, তেমনি ওধানেও বে অচুর ভবিষ্যতে বাষ্যকর, সম্বৃদ্ধিশালী একটি ভারতীর উপনিবেশ গড়ে উঠবে আর তা সকলের কাছে আকর্বণযোগ্য হবে, আমরা আন্দামানে গিয়ে তার লক্ষণ দেখে এসেছি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রতিবেশী-বিতাভিত, খণ্ডিতদেশ, ভাগ্যবিভৃত্বিত বাঙালীর কি আন্দামানে স্থান হবে ?



আন্দামানের জেলখানা

আমাদের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এখানে বর্ণনা করব।

২৬শে সেপ্টেম্বর, সকাল সাতটা। সামনের ছোট রসদীপে যাওয়ার জ্বল্ল পোর্ট রেয়ারে সমুদ্রতীরে আমরা মোটর-লক্ষের প্রতীক্ষা করছি, সঙ্গে হুই বন্ধু—সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীমণীজ্রনাথ বন্দ্যোপাধাায় এবং অধ্যাপক শ্রীমনীলাভ গুহ। চোথের সামনে ছোট ছোট পাহাড় আর সমুদ্রের বিরাট দৃষ্ট। এ জায়গাটাতে সমুদ্র হির নিস্তরঙ্গ।

আন্দামানে মংস্তের প্রাচ্ছ্য আছে। আন্দামানের মাটি বাংলাদেশের মাটির চেরে বেশী উর্বর—অনেক জমিতেই তু'বার কসল জ্মানো যেতে পারে। এমন কি, সেগানে আম গাছে পর্যান্ত বছরে ছ'বার বউল ধরে, কিন্তু ভাল আমের চাষ এ পর্যান্ত দেগানে হয়েছে বলে শোনা যার না। যদি তরিভরকারি আর ধানের চাষ বাড়ানো যার, তা হলে মাছের মত ধান-চাল, তরকারিও সেগানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। উর্বর ক্মি সেগানে আছে, কিন্তু যথেষ্ঠ চাষী নেই।

পূর্ববদের বাস্তহারা শ্রীনিবারণচন্দ্র দে পশ্চিমবদ সরকারের আহত্নো অভাভ বাস্তহারাদের সঙ্গে ওবানে গিয়েছেন। মংলুটনে তার সদে আমাদের সাক্ষাং হর। মুরদ্দীপালন ওবানে প্রচুর লাভন্তনক বলে তিনি অনেকগুলি মুরদ্দী
পুষছেন। তিনি বললেন, তার মুরদীর ডিমগুলো আকারে
হাঁসের ডিমের মত বড় বড় হয়।

বৃষ্টি মাধার করে আমরা কাহাক থেকে আন্ধামানে নেমে-ছিলাম। বৃষ্টিপাত সেধানে প্রচুর পরিমাণে হর। পশ্চিম বাংলার গড় র্ট্টপাত বংসরে ৬০ ইঞ্চি, পোর্ট রেরারে গড়ে বংসরে ১৪০ ইঞ্চি বৃট্টপাত হয়। বংসরে আট-ন' মাস ওখানে বৃট্টি হয়, তবে সে বৃট্টি অবিরাম নয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ্চ মাস পর্যান্ত সেখানে বিশেষ বারিপাত হয় না।

র্ষ্টির প্রাচ্থ্যের দক্ষন চাষের জমিতে জলসেচের ভাবনা চাষীদের নেই। বানের চাষ সেখানে ভাল হয়। ভূটা, আব, স্পারি, পেঁপে, কলা প্রভৃতি ভালই ফলে। নারিকেল-গাছও সেখানে প্রচ্র জ্বে। বাঁশ-বেতের জ্বলও বিশেষ ভাবে নক্তরে পড়ে। চা, কৃষ্ণিও উৎপন্ন হয়, রবার গাছও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কৃষিতত্ত্বিদ্দের দিয়ে ওদেশের অক্ষিত মাটি পরীক্ষা করিয়ে দেখা দরকার কি কি ফসল প্রচুর পরিমাণে ওখানে জ্মানো যেতে পারে। আন্দামান যখন জাপানীদের দখলে ছিল তখন জাপানীরা তাদের খাছ্মস্ত যতটা সম্ভব ওখানেই জ্মাবার জ্বল্ল চেষ্টা করেছিল। পোর্ট রেয়ারের পাহাডের ঢালুতে পর্যান্ত তারা চাষ করেছিল। তারা প্রচুর পরিমাণে রাঙা আলুর চাষ করেছিল।

দশ-পনের বিষা থেকে ছ-তিন শ' বিষা পর্যান্ত চাষের উপযোগী সমতল কমি পাহাড়ের সর্বান্ত পতিত অবস্থায় আছে। ধুব উঁচু পাহাড় আন্দামানে নেই—ওথানকার উচ্চতম পাহাড় আড়াই হাজার কৃট উঁচু হবে। পোর্ট রেয়ারের কাছাকাছি সর্বোচ্চ পাহাড়টির নাম মাউণ্ট-হ্যারিয়েট উচ্চতা ১১৯৩ ফুট। পূর্ব-উপক্লের দিকে পাহাড়গুলি অপেক্ষাকৃত উঁচ।

আমরা পাহাড়ে বহু রবার গাছ দেখেছি। জলের ধারে অক্স স্থানী গাছ চোখে পড়ে। ক্সলে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কাঠ পাওরা যায়। ওখান থেকে মূল্যবান কাঠ ইউরোপ, আমেরিকায় চালান যেত। রঙ গুলবার জ্ঞা গর্জন কাঠের তেল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ওধানকার দ্বীপগুলির তটরেখা আঁকাবাঁকা, ভয়। বছ
নিরাপদ পোতাশ্রম ওধানে গড়ে উঠতে পারে। ছানীয় কাঠে
নৌকা তৈরি ও জাহাল মেরামতির কাল বেশ ভাল ভাবেই
চলবে। তা ছাড়া ওধানকার কাঠ দিয়ে উৎয়ঔ আসবাবপত্র তৈরি হতে পারে। ভাল ছুতার ওদেশে নেই। সর্বাত্রে
প্রয়েলন ওধানে নারিকেল-তেল তৈরির একট কারধানা
দ্বাপন করা—ঐ কারধানায় নারকেলের ছোবড়া থেকে বিবিধ
পণ্য-দ্রব্যও তৈরি করা যেতে পারে। কোনো বিভশালী
বাঙালী কি এ বিষয়ে উজ্লেশী হতে পারেন না ?

বর্ত্তমানে বাঙালীর সেগানে যথেষ্ট স্থযোগ-স্বিধা লাভের সন্তাবনা আছে। নিকোবর বাদে আন্দামান দ্বীপপুঞ্চে মোটাষ্ট আড়াই হাজার বর্গমাইল দ্বান আছে। এর মধ্যে ৪৭৫ বর্গমাইল একটা দ্বীপ, দক্ষিণ আন্দামানের ৩২৫ বর্গ- মাইল অঞ্চলে জনবসতি আছে। আন্দামানের মোট জনসংখ্যা (রেশন কার্ড অভ্যায়ী) যোল হাজার—হিন্দু প্রায় সাত হাজার, মুসলমান চার হাজার, ঞ্রীঙান তিন হাজার, আর ইন্দোনেশীয় ও ব্রজনেশীয়ের সংখ্যা হবে হাজার হই। হিংপ্র



জেলখানার কেন্দ্রন্থলে তিন তলার উপরে রক্ষীরা দিনরাত সতর্কভাবে পাহারা দিত

প্রকৃতিবিশিষ্ট আদিম অধিবাসী কাবোয়াদের দেখা পাওয়া সহক নয়, তাদের সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করাও কঠিন। তারা গভীর অরণ্য সভ্য মাছ্যের সংস্পর্শ থেকে দ্রে বাস করে। ঘীশগুলির অধিকাংশ স্থানই অরণ্যসমাকীর্ণ। ওদেশে প্রচলিত সাধারণ ভাষা হিন্দী। পোর্ট রেয়ারে উচ্চপদস্থ রাজক্ষিচারীরা সকলেই বাঙালী। বহু বাঙালী সেখানে আছেন, আর বাংলা কথা অনেকেই বোঝেন। ওথানকার বাঙালীরা নবাগত বাঙালীকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করেন। বর্তমান সময়ে বাঙালীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামাক্ত একটু উত্যমশীল হলে আন্মামান ঘীপপৃঞ্জকে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর নিজস্ব উপনিবেশ রূপে গড়ে তুলতে পারেন। আন্মামান ভা হলে অদ্র ভবিশ্বতে রহন্তর বাংলাদেশের একটা অংশে পরিণত হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একজন বাঙালী চীক কমিশনার এখন আন্দামানের শাসনকর্তা।

বাংলা–সরকার পোর্ট রেয়ারের গ্রামাঞ্চলে প্রথম বস্তি হাপন করার ক্ষণ্ড হ'বারে ১৯৯ট বাঙালী পরিবার পাঠিয়ে-ছিলেন। তার মধ্যে ৯ট পরিবার দেশে ক্ষিরে এসে বছ অভিযোগ কানিয়েছেন। ১৯৯ট পরিবারের মধ্যে ৯ট পরি-বারের কিরে আসা অসম্ভব কিছু নয়। আরও কিছু কিছু লোক হয়তো সেখান থেকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী যারা দৃচ সংকল্প নিরে ওদেশে স্থামীভাবে বসবাস করবার ক্ষন্তে সাধ্যমত চেঙা করছেন তাঁদেরও যদি একে একে কিরে আসতে হর, ভা হলে সেটা অভ্যন্ত হুংধের বিষয় হবে।

চট্টথামের শ্রীপুলিনচন্দ্র মাহিয় দাস আমাদের পেরে আনন্দে উংফ্ল হরে তাঁর কমির ধানগাছ আমাদের দেখাতে নিরে গেলেন। তাঁর কমিতে ধানগাছ খুব ভাল হরেছে। তিনি বললেন, এবার তিনি খুলা আর লক্ষার চাধ করবেন। তাঁর সঙ্গে ২০ বংসর বরসের একক্ষন যুবক আছে। তাঁরা করেক মাস ধরে মাসিক ৬০ টোকা হিসাবে সাময়িক সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন। তিনি কানালেন, তাঁর ক্ষমিতে কল দাঁড়ার না, যদি কিছু এমন ক্ষমি পান যেখানে কল পাওয়া যায় তোভাল হয়।

পূর্ব বাংলার যে সকল চাষী নৃত্য দেশে নৃত্য পরিবেশে এসে পরিশ্রম করে জমি চাষ করেছেন, তাঁদের অনেকেই নিজেদের কাজের নিদর্শন দেখাবার জগু আগ্রহভরে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সকলেরই যোটামুটি ধারণা ওখানকার জমি উর্বার, স্বাস্থ্য ভাল। দেখলাম তাঁরা অনেকেই যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন এবং এমনি ভাবে যে পরিশ্রম করে চলবেনও তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাবলধী হতে না পারার আগেই পাছে সরকারের সাহায্য আক্মিক ভাবে বন্ধ হরে যার এই ভেবে তাঁরা কতকটা ছ্শিন্তা ভোগ করছেন।



আন্দামানের সাধারণ দৃষ্ঠ

যে সকল মহিষ দিয়ে এখানকার জমি চাষ করা হয় সেগুলি এক অন্তুত ধরণের জীব—বাছুরের মত উ চু, অধিকাংশই
বুড়ো। এরা এক ঘন্টাও লাঙল টানতে পারে না। যে ঠিকাদার
প্রত্যেকটি ৮০০ টাকা দামে এগুলি যোগান দিয়েছেন, আর
যে সরকারী কর্মচারী তাদের পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছেন,
সরকারের উচিত তাদের উভয়েরই উপযুক্ত জ্বাবদিহি করানো।
প্রত্যেকটি পরিবার মহিষ পায় নি। অবস্তু সকলের জ্বতই
পরে মহিষ ভাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু এসব
অব্যবস্থা গোড়ার দিকে ওপনিবেশিকদের মনোবল হ্রাস করে।
সরকারী ব্যবস্থার অনেক ক্রটি চোবে পড়ল।
ওপনিবেশিকেরা অনেকে ক্রিন পেয়েছেন, কিন্তু অর তৈরি

করার ব্যবহা না হওরার, তাঁরা নিজেদের জমিতে নিজ নিজ হরে বাস করার সুযোগ এখনও পান নি। তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চল এক কারণায় অনেকে মিলে আছেন।

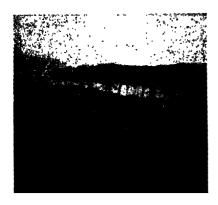

ভয় ভটরেখা আর নারিকেলগাছের সারি

চটগ্রামের স্বাবলম্বী, উৎসাহী এবং উল্লেখি ছ'জন বাঙালী তর্মণের (শ্রীপরিমল দাস আর শ্রীস্থবলচন্দ্র চৌধরী) সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল ওখানকার বাজারে। সরকারী সাহায্যে অন্ত বাস্তহারাদের সঙ্গে তাঁরাও পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়েছিলেন. कि निक्ता देखा वर एडी इ के वह उपानकात বাজারেই বৈছ্যতিক আলোসহ একথানা ছোট ঘর মাসিক ১২ টাকায় ভাড়া নিয়ে কাপড় এবং মনিহারীর দোকান करत्राह्न। रहां हे लाकानि करत्रक मान श्रद मन हलाह ना। পরিমলবারু এতেই ভুগু না থেকে দৈনিক ৩০, টাকায় একটা বাস ভার্ছা নিয়েছেন। বাসটি পোর্ট ব্লেয়ার শহর থেকে ছপুরের পর কল্যাণপুর যায় এবং পরদিন সকালে আবার কিরে আসে। ডাইভারের বেতন, পেট্রল, আর অন্ত সব ধরচই বাস-মালিকের। পরিমলবাবু কনডাক্টর হয়ে ঐ বাসে পাকেন। রাত্রিটা তিনি কল্যাণপুরেই কাটিয়ে দেন। তিন मिटनत **किकि विकारस्य कथा अनुनाम--** এकपन 80. . . . . . . . . . . . षिन ৫१ चात्र **अक्ति १५ होको इ**रस्ट ।

নড়াইল পার্কতী-বিভাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীবিনরভূষণ চক্রবর্তীর কথাও উল্লেখযোগ্য। ভদ্রলোক এক হাঁটু কাদা মেখে ক্ষেত থেকে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে বিনয়বাবুর মত একক্ষন করে কর্ম্মী সর্কাদা উপস্থিত থাকলে কেউ আর হতাশ ও নিরুভ্যম হবে না। বিনয়বাবুর স্ত্রী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, কলের কোনরক্ষম ব্যবস্থা না হলে আমাদেরও হরত চলে বেতে হবে।

চাষের षष्ठ ওদেশে বৃষ্টির জলের অভাব নেই, কিন্তু ছানে ছানে গৃহছের জলের অভাব আছে। ওদেশে নদী নেই निष्ण वाबद्याद्याभरवात्र वजनाख विस्मय त्वरे। वर्षात्र कल কোণাও কোণাও পাহাড়ে ৰমে ণাকে. নামা ধারার প্রবাহিত হরে সমুদ্রেও চলে যায়। স্থানে স্থানে বসতির সন্নিকটে क्ल (नरे। पृत (धरक क्ल वरत काना कडेकत। अतकाती ভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করে সর্বত্ত জ্বলের ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। নলকৃপ করে হোক, কৃপ খনন করে বা পুছরিণী কাটিয়েই হোক অথবা পাইপ দিয়ে পাছাড় থেকে জল নামিয়ে এনেই হোক, যেখানে যেখানে নিকটে জল নেই সেই সেই স্থানে আশু বলের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। পোর্ট ব্লেয়ারে কলের জল আছে, উঁচতে অবস্থিত অঞ্ল-গুলিতে মিউনিসিপালিটির গাড়ি গিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে জল দিয়ে আসে। যে দেশে র্ষ্টপাত বেশী, সরকারের চেষ্টা পাকলে সে দেশে অতি সহক্ষেই জ্বল সঞ্চয় করে রাখার কোন-না-কোন ব্যবস্থা হতে পারে। ওথানকার অনেক পরি-বার ঘরের চাল বেয়ে যে বর্ষার জল পড়ে, পাত্রে ধরে তা সঞ্য করে রাথেন।

পোর্ট ব্লেয়ারের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই আমাদের কাছে ওথানকার হাসপাতালের বিশেষ সুখ্যাতি করে-एहन, किन्छ अठी रे यर्पष्ठे नয়। नृजन বস্তিগুলির निक्रिंहे চিকিৎসকের প্রয়োজন। শিশু ও বালক-বালিকাদের জ্বন্থ বিষ্যালয় ত্বাপন করাও অত্যাবশ্রক। ওধানে উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থা এখন নেই. কলেজ নেই। কিন্তু কতকগুলি প্রাথমিক বিভালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের অধীনে একটিন উচ্চ বিষ্ণালয় আছে। প্রতি বংসর ওখানকার কিছু কিছু ছাত্র প্রবেশিকা পরীকা দেয়। শহরে এছগাদাস সাইগল নামে क्टेनक एसरलारकत এकी। जित्नमा शांधेन चारह। नतकात **থেকে প্রতিদিন ছোট এক পাতা করে "প্রেস টেলিগ্রামস"** ছাপান হয়। এই হচ্ছে ওখানকার সংবাদপত্ত। এর চাঁদার হার মাসে বার আনা, বার্ষিক একসকে সাড়ে সাত টাকা। সমুদ্রের ধারে ধারে প্রচুর প্রবাল, শধ্, বিফুক পাওয়া যায়। সমুদ্রতীর থেকে ওদেশে এক রকমের পারীর বাসা সংগ্রহ করা হয়। এগুলি খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। শোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেতারে সংবাদ পাঠানোর ব্যয় তার-বার্তা প্রেরণের খরচের সমান। মাসে একবার পনর-বিশ দিন অন্তর ওবানে জাহাজে চিঠিপত্র যার। অস্তবিধান্ত্রনক। বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রের সংকারসাধন ক'রে সিকাপুরগামী কোন কোন বিমানে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়ত বুব কঠিন নর। দক্ষিণ-ভারত থেকেও এখন ওদেশে अधिक कामनानी कड़ा इब (नवनाम। कानामान यातात भएव ভাহাভে রাঁচি অঞ্লের বহু শ্রমিককে আমরা দেশতে পেরেছিলাম—ওরা যাচ্ছিল ওখানে কায়িক পরিশ্রম করে ভীবিকা অর্জন করতে।

ব্যালেরিয়ার কোন চিক্ত আমরা পোর্ট রেয়ারে প্রত্যক্ষ করি নিবটে, কিন্ত হাসপাতালে অন্ত্যকান করে কানলাম, ওবানেও ম্যালেরিয়া হয়, বনাঞ্চলে ম্যালেরিয়া আছে। তবে আমাদের দেশের চেয়ে ওবানে মোটের উপর অমুধ-বিমুধ কম।

গরমদেশ হলেও সমুদ্রের হাওয়ার দরুন কোন সময়েই গ্রীমাধিক্য অনুভূত হয় না, আর আমাদের দেশে যধন শীতকাল তথনও ওধানে ধুব বেশী ঠাণ্ডা পড়ে না, গরম কাপড়-চোপড়ের বিশেষ প্রয়েজন হয় না।

এী মমন্তলে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ২১৯ মাইল স্থান ব্যাপিরা অবস্থিত ছোট ছোট শ-ছুরেক আর প্রধান পাঁচটি দ্বীপ নিয়ে এই আন্দামান। পোর্ট রেয়ার বন্দর কলিকাতা ধেকে জল-পথে ৭৮০ মাইল। মান্রাজ ধেকে পোর্ট রেয়ার ৭৪০ মাইল, আর রেজুন থেকে এর দূরত্ব ৩৬০ মাইল।

আন্দামান বেড়িয়ে আসবার মত জায়গা। ওথানে চীফ কমিশনারকে চিঠি লিখে অথবা টেলিগ্রাম করে পূর্ব্বেই যাওয়ার অমুমতি নিতে হয় আর জাহাজ ছাড়বার অস্ততঃ প্নর দিন আগে কপেনিরেশন থেকে কলেরা-বসস্তের টিকা নিরে ছাপানো কর্ম্বে তার একট সাটকিকেট সদে রাখতে হয়। এস্. এস্. মহারাজা নামে একটা মাত্র জাহাজ আন্দামানে যাতারাত করে। জাহাজ যাওয়া–আসার তারিও এবং অক্তান্ত সংবাদ পাওয়া যাবে 'টার্ণার মরিশস কোম্পানী'তে—টিকিটও ঐ কোম্পানীতে পাওয়া যায়। আন্দামান পর্যান্ত ডেকের ভাডা কৃষ্ণি টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর ত্রিশ টাকা, দিতীর শ্রেণীর পারমটি টাকা আর প্রথম শ্রেণীর একশ ত্রিশ টাকার মত। এখন সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া সাধারণ যাত্রীদের নিকট জাহাজের দিতীর এবং তৃতীর শ্রেণীর টিকিট বিক্রেয় করা হয় না। এরকম নিয়ম উঠে যাওয়া দরকার।

আন্দামানে একটা সরকারী "গেষ্ট হাউস" আছে। সেধানে ধাওয়া-থাকার দৈনিক ব্যয় দশ টাকা। সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এই ব্যয় অত্যধিক। আন্দামানে বাঙালী অমণকারীরা গিয়ে যাতে অল্প ব্যয়ে সাময়িক বাসস্থান পায়,অনতিবিলম্বে সেরকম ব্যবস্থা করার জন্ত কর্তুপক্ষের মনোযোগী হওয়া দরকার। পোর্টয়েয়ারের বাঙালী অধিবাসীরা বিশেষ অতিথিবৎসল। তাদের সৌজ্ভই যে শুধু মুদ্দ করে তা নয়, তাদের দারা অনেক উপকারও পাওয়া যায়।

## তবু থাক

## ঞ্জীকরুণাময় বস্থ

একটি মেয়ের মুখ আব্দো মনে পড়ে, ভামল কিশোরী মেয়ে কচি কচি মান মুখে কাঁচা সোনা করে; বাতাসের ঢেউ লেগে এলোমেলো চুলগুলি ওড়ে, একটি মেশ্বের ছবি আব্দো মনে পড়ে। আকাশের রং ছিল সেদিন স্নীল, সবুৰু বনের সাথে মোর মনে ছিল কোণা মিল! कल्पत कॅांशन लिए बाला हात्रा करत विनिधन, ় আকাশের রং ছিল নবখন নীল। লাল মেঘ ছুঁয়েছিল লতার কুত্ম, হাওয়ার অ্বাস আসে চোখে মুখে আবছায়া ঘুম; পবেতে ছড়ানো ছিল ফুলরেণু, রাঙা কুরুম, লাল মেখ ছুঁয়েছিল লতার কুত্রম। বলেছিলে কভো কী যে, ভুলে গেছি সব, এইটুকু মনে আছে ধ্রুবতারা চেয়েছিল একাকী নীরব; क्लफारत (कॅलिছिल कॅलिशज़र, বলেছিলে কতো কথা, ভূলে গেছি সব।

মেঘলা দিনের শেষে একদিন কুটেছিল ছলে-ভেছা যুঁই, বলেছিছ কানে কানে, আমরা বড়ের পাৰী, এই ছাদ মনে হর বিদেশ বিভূঁই;— এসো হেপা নীড বাঁবি, মনে মনে ভালোবেসে হাতে হাত ছুঁই;
কতদূর পার হয়ে এছ মোরা বড়ের চড়ই।
ছেঁড়া মেবে লাল আলো, মরি মরি কেমনে রাঙালো—
কুঁড়িকাগা করুণ চাঁপার,

পাগল বাতাস বুবি এলোমেলো

কচিপাতা ছু'হাতে কাঁপার; গোধুলির লালমেঘ কেগেছিল রঙীন আভার কুঁডিকাগা করুণ চাঁপার।

তারপর পথে যেতে বলেছিলে, তবে আমি যাই,
তবে যাই, হুরে হুরে বেকেছিল শরতের করুণ সানাই;
শিশিরে টাদের আলো ছলছল মান হ'ল, তুমি কাছে নাই,
বলেছিলে, আমি তবে ভোরের টাদের মত ধীরে ধীরে—
দিগত্তে মিলাই।

বলেছিম্ন, তবে যাও—তবু এই শরতের তারাভরা রাতে

একটি কুম্মকলি ভালোবেসে দিয়ে যেও হাতে;
তারপর চলে যেও শরণের সরুগলি পথে
ভালোলাগা এ জীবন পার হয়ে বহদ্র ভূলের জগতে।
তুমি তো রবে না জানি, এ জীবন মনে হবে কাঁকা,
প্রেমের সমাধি-বেদী তবু খাক কুলে কুলে ঢাকা।

## বিদ্যাপতির কবিতার বিভিন্ন স্তর

## ঞ্জীসভীশচন্দ্র বক্সী

যে রাধাক্তফের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহার অক্স ধারা বাঙালীর কানের ডিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া' তুলিয়াছিল---তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই যে. এই সব পদকর্তার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছেন মিথিলার কবি বিজ্ঞাপতি। চৈতন্ত-পরবর্তী পদাবলী সাহিত্য এমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে কবির ব্যক্তিগত প্রতিভা গোষ্ঠাগত কবি-প্রতিভার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বহু সমালোচক এই সব পদের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া এইরূপ সিকান্ত করিয়াছেন যে, এই সব পদ এক একটি কবিগোঞ্জীর রচনা। নামের ভনিতা এই সব কবিতার যেন উপলক্ষ্য মাত্র। কাহার রচনায় যে কাহার ভনিতা প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্দারণ করা সব সময় সহজ্পাধ্য নয়। মনে হয়, নামের ভনিতা দিবার একটা প্রথা ছিল তাই যেন ভনিতা দেওয়া হইয়াছে। বহু অপ্রসিদ্ধ বা স্বল্পগাত কবি তাঁহাদের রচিত পদাবলী শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের নামে চালাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি আত্মবিলোপ ? এই আত্ম-বিলোপ কি ছিল তাঁহাদের সাধনার অঞ্চীভূত ? যদি ধরিয়া লই य के नकन भएनत जाया छाडाएमतहे जथाभि कक्या मजा य. ভাব তাঁহাদের মোটেই নিজ্ব নয়—ভাব ঐ কবিগেষ্টিরই ভাবধারা হইতে ধার করা। জনকয়েক শ্রেষ্ঠ কবি ছাড়া সাধারণ কবিদের রচিত পদাবলীতে এমন কোন ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাহার মধ্যে ভাবের স্বকীয়তা আছে। কবির ব্যক্তিসন্তা সেধানে শ্রেষ্ঠতর এক বিরাট ভাবসন্তার মধ্যে বিলীন হইরা গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তংকালীন বৈষ্ণব পদাবলীর সমালোচনা অনেকটা ব্যক্তিনিরপেক হওয়া বুবই স্বাভাবিক। তথাপি বিছাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের রচনার মধ্যে যুগলক্ষণের অতিরিক্ত বিশিষ্ট কবি-প্রতিভার নিদর্শন ৰুঁ किया লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। চৈতন্ত-পরবর্তী কবিগণকে অনেকেই বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাবশিয় বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বিভাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনাই অধিকাংশ কবির আদর্শ ছিল। পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে\* সুরসঞ্চি নষ্ট হয় অথবা আচার্য্যগণের

ঐৰ্থ্য ভাবেতে সব ৰূগং মিশ্ৰিত। ঐৰ্থ্য শিধিল প্ৰেমে নহে মোর প্ৰীত।।

অফুশাসন লজ্পিত হয়, এই আশস্কায় যৈন একটা বিরাট মহা-কিন্তু বিভাপতির আবির্ভাব যখন ত্রইয়াছিল তথন কবিগোষ্ঠার কোন প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না— কেননা বিভাপতির আবির্ভাব চৈতত্তদেবের আবির্ভাবের বছ পুর্বে হইয়াছিল। \* স্বতরাং বিভাপতির রচনা কোন রসিকগোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত নহে এবং তিনি চৈতগ্রদেবের পূর্ব্ব-বর্ত্তী বলিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব হুইতে মুক্ত। বিশেষতঃ বিছা-পতি বাঙালী নতেন-বাংলা ভাষায় কোন পদ তিনি রচনা করেন নাই। রাধাক্তফের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া চলিত (মৈথিলী ?) ভাষার পদরচয়িতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম পধিকং। এই হিসাবে বিদ্যাপতি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার অসাধারণ কবি–প্রতিভার বিষয় বাদ দিলেও প্রথম প্রথিকং হিসাবে তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। বিভাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল চতুর্দ্দ শতাব্দীর মধ্যভাগে। আধুনিক কালে কোন কোন বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রাহক রায়শেখরের কতকগুলি পদ বিভাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস পাইয়া-কিন্তু বড়ই ছু:খের বিষয় তাঁহার৷ চৈত্য-প্রবিত্তিত বৈষ্ণবধর্মের অত্যম্ভ ছুল লক্ষণগুলিও বিশ্বত হইয়াছেন। চৈতহু-পূর্ববর্ত্তী কবি বিশ্বাপতির রচনায় ভক্তস্থলভ আরু-নিবেদনের ভাব হয়তো মিলিতে পারে, কিন্তু চৈতন্ত-পরবর্তী যুগের পদকর্তাদের রচনায় স্থিভাব ও দাক্তভাবের যেরূপ স্বস্পষ্ট নিদর্শন আছে বিভাপতির রচনায় কোথাও সেরূপ দেখিতে পাই না। কেহু কেছু মনে করেন, শেখর ভনিতাযুক্ত

> মোর পুত্র মোর সধা মোর প্রাণপতি। এই ভাবে করে যেই মোর শুদ্ধ রতি॥ আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন। সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

 ইচতয়চরিতায়তে আছে, মহাপ্রভু বিভাপতির পদ-গানে আনন্দ পাইতেন,

চণ্ডীদাস বিভাপতি, রান্নের নাটক শীতি, কর্ণাশ্বত শ্রীগতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে

মহাপ্রভু রাত্তি দিনে

. গায় শুনে মনের আনন্দ।।

অক্তব্ৰ,

বিষ্ণাপতি চঙীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। এই তিন মিলে করার প্রভুর স্থানন্দ।।

কৈতভ্তদেব সাধনায় মধ্র ভাবের প্রবর্ত্তন করেন। মধ্র ভাবের সহিত ঐশব্য ভাব য়ুক্ত হইলে রসাভাস খটে। চৈতভ্ত-চরিতায়তে আছে—

'কাজর রুচিহর ররনী বিশালা" নামক পদট বিভাপতির। কিন্তু উক্ত পদের শেষের চরণ ছুইট এইরপ,——
"যতমহি নিংম্বরু নগর ছুর্ম্বা।
শেধর আভরণ ভেন বছস্বা॥"

এবানে এমন ভাব প্রকাশ পাইরাছে যেন কবি অভিসারিকা রাধার সহচরী হইরা তাঁহার পরিত্যক্ত আভরণগুলি বহন করিয়া লইরা সঙ্গে যাইতেছেন। ইহার মধ্যে যে একটা সেবাপরায়ণতার ভাব পরিক্ষ্ট তাহা চৈত্য-পূর্ববর্তী রচনায় কোধাও দেখা যায় না। বিশেষত: এই পদটি রায়শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর অন্তর্গত। কিন্তু মিধিলার কোন পুথিতে দণ্ডাত্মিকা পদ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাকে বিভাপতির পদ বলা হয় কেমন করিয়া ?

যাহা হউক, মোটের উপর এই কথা নিঃসন্দেহে বলা ঘাইতে পারে যে, মধ্যমুগে বাংলার যে বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার তোরপদারে বিভাপতি ও চঞীদাস এই মুগ্র নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। বিভাপতি যদিও পদকর্তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ও মিথিলার অধিবাসী তথাপি বাঙালী মুগে মুগে তাঁহার কাব্য হইতে চিরস্তন বিরহ-মিলনের রস সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে আর চঙীদাসের ভাবধারা মিশিয়া আছে বাঙালীর অঞ্চধারার সহিত।

বিভাপতির কবিতার বাংসল্য বা বাল্যলীলার কোন পদ নাই—তিনি প্রধানতর মধুর রসের কবি। বিভাপতির রাধানবীনা কিলোরী। বরঃসন্ধির পটভূমিকার তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাং। তিনি শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অর্জন্তুট কলিকা। প্রথম যৌবনের মোহন স্পর্শে তাঁহার দেহতট বিচিত্র অন্থভূতির কোরারে নিয়ত স্পন্দিত। চঙীদাসের রাধা প্রথম হইতেই একটি বতন্ত্র ভাবমরী রসমূর্তি—তাঁহার কোন ক্রমবিকাশ নাই, অপর দিকে প্রীক্রফের বংশী-ধ্বনি ভনিরা বিভাপতির রাধিকার স্প্র যৌবনচেতনা ধীরে ধাঁরে ভাগিরা উঠিতেছে,—

কব গোধুলি সমর বেলি, ধনি মন্দির বাহির ভেলি, ক্ষু নবজনধরে বিজুরি রেহা,

**ঘন্দ** পাসরি গেলি,

বনি অলপ বরসী বালা, জমু গাথনি পুত্পমালা যোড়ি দরশনে আশ না মিটল,

বাচল মদন জ্বালা।

ইহার পর কবি আমাদিগকে এমন তরে লইরা গেলেন যাহা রাধিকার বন্ধ:সদ্ধিকাল। রাধিকা এখন শৈশব ও যৌবনের সদ্ধিদ্বলে উপনীত—কবি এই তরের নানা ভঙ্গির চিত্র আঁকিরাছেন—এই চিত্রগুলি বন্ধ:সদ্ধিপ্রাপ্তা রাধিকার দেহ-মনের নিশুত প্রতিরূপ। কেলিক রসভ ছব স্থনে জানে।
জানতহি হেরি ততই দেই কানে।।
ইথে যদি কেও ক্রএ পরচারী।
কাদন মাধি হাসি দএ গারি।।

বয়:সন্ধির বর্ণনা কাব্যের দিক দিয়া যেমন অনবস্ত, মনতত্ত্বের দিক দিয়াও তেমনি সত্য।

ইহার পর অভিসারের তর। বিভাপতি সংস্কৃতক্স পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অভিসারের প্রকরণগুলি সংস্কৃত অলফার-শাগ্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবে ও ভাষায় তাঁহার এই তরের কবিতাগুলি অভূলনীয়। তিনি অভিসারের বিভিন্ন বিচিত্র রূপের বিশ্ব বর্ণনা করিয়াছেন। ছুর্য্যোগময়ী ঘনান্ধকার রক্তনীতে শ্রীমতী নীলবসন পরিধান করেন, আবার ক্যোৎস্পাবিধাত শুক্লা রক্তনীতে তিনি অঙ্গে খেতচন্দন অম্লেপন করিয়া খেতবসন পরিধান করেন।

অভিসারের বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের বছ স্থানেই আছে।
কিন্তু বিভাপতি শ্রীমতীকে পুরুষবেশে পর্যান্ত অভিসারে বাহির
করিয়াছেন। অভিসারিকার এই চরম হুংসাহসিকতার নিদর্শন
আর কুত্রাপি পাই নাই। বিভাপতি যত প্রকার অভিসারের
বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে বর্ষাভিসারই শ্রেষ্ঠ,—

রয়নি কাজর সম, ভীম ভূজসম,

• কুলিস পড়এ ছরবার।
গরজ তরজ মন রোবে বরিধ ঘন

সংশয় পর অভিসার।।

এই অভিসারের পদগুলিতে প্রণয়ীর সহিত মিলনোংকণ্ঠাকে অফ্প্রাস ও শব্দবারের সাহায্যে এবং ছন্দের ইক্সকালে বিচিত্রমধুর রূপ দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পরবর্তী তার হইতেছে মাধুর বা বিরহ। বিজ্ঞাপতির শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার নিদর্শন এই তারের কবিতাগুলিতেই
পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপতি এগানে প্রচলিত কবিরীতি অস্থ্যরণ
করেন নাই। অভিসারের তার পর্যান্ত আমরা বিজ্ঞাপতির
কবিতায় দৈহিক মিলন-কামনাই লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু এই
মাধুর তারে আসিয়া কবির দেহকামনার্লক কবিতায়
রূপান্তর দেবিয়া বিশায়ে নির্বাক হইয়া যাই। এই তারে যে
অঞ্চধারার ভিতর দিয়া রাধিকার ছক্ষর তপক্তা আরম্ভ হইল
সেধানে চতীদাসের সক্ষে বিজ্ঞাপতির গভীর ভাবসাদৃষ্ঠ দেবিতে
পাই। এইধানে বিজ্ঞাপতির রাধা দেহধারিনী হইয়াও
দেহাতীত—ইক্রয়প্রান্ত জগতের অধিবাসিনী হওয়া সত্তেও
অতীক্রিয় লোকে উত্তীর্গ, চতীদাসের রাধারই ভায় একটি
ভাবময়ী রসর্তিতে পরিণত। সেই লাস্যয়ী প্রগল্ভা নায়িকা
যোগিনীতে পরিণত হইয়াছেন, তাই—

পিয়া বিমা পাঁজর বাঁবর ভেল।

এমতী আরও বলিতেছেন,

হাম সায়রে তেজব পরাণ। আন জনমে হোরব কান। কান হোরব জব রাণা। তব জানব বিরহক বাবা।

এই বিষাদের স্থরেরই প্রতিধ্বনি পাইতেছি চণ্ডীদাসের পদে,
(আমি) মরিয়া হইব জীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, এই "বিরহ
মর্দ্দান্তিক হইলেও তাহা বিখাস-মধ্র ও মৃত্যু-বিভীষিকা হরণ
করে।"

বিশ্বপ্রতি আপন সৌন্দর্যভাগার হইতে অমূল্য বৈভব
দিয়া তিল তিল করিয়া রাধাকে নিরুপমা করিয়া তুলিয়াছিল—কিন্তু আৰু প্রণয়ান্দদ কাছে নাই, রূপ যৌবনে
তাঁহার আর কি প্রয়োকন ? তাই শ্রীমতী আবার বিশ্বশ্রুতিকে তাহার দান ক্রিরাইয়া দিতে চাহিতেছেন। আবার
বর্ষা তাহার 'মেখময় বেশী' খুলিল, আবার ময়্র-ময়্রীর নৃত্য
ভারস্ত হইল—কিন্ত তাঁহার বয়:সদ্ধিকালে তাহারা আসিয়াছিল মিলনাকাজ্বার পুলকাম্ভূতি কাগাইয়া, এবার আসিল
বিরহ বেদনাকে ছিণ্ডশীক্বত করিয়া।

হে সখি হামারি ছুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শৃক্ত মন্দির মোর।

এ গানে শুবু একট বিরহিণী নারীর চিত্রই কুটিরা উঠে নাই, শ্রীমতীর বিরহ-বেদনাকে আশ্রয় করিয়া যেন কগতের সকল বিরহিনীর বেদনা বিশ্বমর পরিব্যাপ্ত হইরা পড়িরাছে এক চিরস্তন বিরহ-সঙ্গীতে।

এই ছু:সহ বিরহবেদনা ক্রমেই এমতীর সমগ্র সন্তাকে আছেন্ন করিনা কেলিতেছে। শরনে স্বপনে সর্বাবস্থান ক্রমই তাহার একমাত ধ্যানজ্ঞান। এই নিদারুণ বিরহ শেষ পর্যাস্থ তাহাকে আত্মবিশ্বত করিবাছে, বাত্তব ও ক্রমার পার্থ ক্য

তিনি তুলিরা গিরাছেন—ক্রনার তিনি ক্লক্ষের সহিত মিলনানক উপভোগ করিতেছেম,—

> অস্থন মাধব, মাধব সোভারিতে, স্থলরী ভেলি কানাই।

এখানে আমরা একট অতীক্রির মিলনের দিব্যানন্দ লাভের ব্যঞ্জনা স্পাদিত হইতে দেখিতেছি। এই যে নিত্য বুন্দাবনের স্বপ্ন—যে হুদর-বুন্দাবন হইতে ক্রফ আর হারাইরা যান না— ইহা যেন আত্মদর্শনেরই নামান্তর। গ্রীমতী বলিতেছেন,—

> কি কহব রে সধি আনন্দ ওর। চির দিন মাধব মন্দিরে মোর॥

কাল্পনিক এই মিলনানন্দে এমতীর নিকট যেন শীবন-যৌবন সবকিছুই সার্থ কি বোধ হইতেছে। কৃষ্ণবিরহে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য তাঁহার নিকট মান মনে হইত, আৰু আবার মানস-মিলনের আনন্দামূভূতিতে সেই প্রকৃতিই তাঁহার চোখে অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাই,—

> আৰু রক্তনী হাম ভাগে পোহায়স্থ। পেথছ পিয় মুখচন্দা। কীবন যৌবন সকল করি মানস্থ দশ দিশ ভেল নিরম্বন্ধা।।

প্রিয়তমের সহিত মিলনানন্দের কি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি এমতীর মুখনিঃসত নিয়োক্ত কথাগুলিতে,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিম।
নরন না তিরপিত ভেল।
লাথ লাথ যুগ হিরে হিরে রাথম।
তবু হিরে জুড়ন না গেল।

গ্রিয়ারসন্ সাহেব বিভাপতির বরঃসন্ধির পদগুলি সন্থন্ধে বলিয়াছেন, First yearning of the soul after Gou'। বাতবিক্ই এই সমত্ত পদে দৈহিক কামনা উর্দ্যুপী হইয়া ভাগবতী কামনার রূপান্তরিত হইয়াছে। পরমান্তার কল মানবান্তার যে চিরন্তন বেদনা সেই বেদনার রসে এই কবিতা-গুলি অভিসিকিত।



# विश्ववी शूनिनविश्वती मान -

### बीवीदासम्बद्ध स्मन

বদেশী যুগের প্রথম দিকে এমন একটা সময় ছিল যখন পুলিন-বিহারী দীসের নাম স্বদেশী মনোভাবাপর প্রত্যেক যুবকের मृत्यं मृत्यं कितिछ। 'यूगास्तत'त शूनिन मारमत नाम विश्ववी মনোর্ত্তিসম্পন্ন যুবকসম্প্রদ্ধায়ের মনে একটা সম্ভ্রম এবং গৌরবের ভাব জাগাইত। 'যুগান্তর' খ্যাতিলাভ করিয়াছিল নির্ভীক বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের ক্বল, আর পুলিন দাস বিখ্যাত হইয়াছিলেন স্বকীয় সংগঠন-প্রতিভার জন্ত। দেশের মুবশক্তিকে স্থনিয়ন্ত্রিত এবং স্থাশিক্ষিত একটি বিরাট বৈপ্লবিক সংস্থায় সংবন্ধ করিয়া তিনি যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়া-ছিলেন, তাহার তুলনা সচরাচর মিলে না। তিনি একক এক হাজার লোকের উচ্ছু খল জনতাকে আটকাইয়া রাধিতে পারেন এবং তাঁহার হাতের লাঠি যথন বন বন করিয়া ঘুরিতে থাকে তথন বন্দুকের গুলিও উহাতে প্রতিহত হইয়া ঠিকরাইয়া পড়ে, তাঁহার দেহ স্পর্শও করিতে পারে না, ইত্যাদি নানা রকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। নিরক্ষর এবং ধর্মান্ধ মুসলমান জনতাকে বিভ্রাস্ত করিয়া পুর্ববঙ্গের হিন্দুদের বিরুদ্ধে लिनारेया पिया बिण्निवाक (य कृष्टेनीणि खरलयन कवियाहित्सन তাহা প্রধানতঃ স্বেচ্ছাদেবকবাহিনীর কার্য্যকারিতার জ্ঞাই অনেক পরিমাণে বার্ধ হইয়াছিল। তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী হিন্দুদের বছস্থানে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই প্রতিশোধমূলক পছা হিসাবে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের বাড়ীঘর জালাইয়া অথবা দুঠপাট করিয়া নিজেদের শক্তির অপব্যবহার করে নাই।

ইংরেক সরকার যে পুলিন দাসের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা বলা বাহল্যমাত্র। কিন্তু তাহার সকল কাব্ধ এত মপরিকল্পিত ছিল ও তাহার কন্মারা এত মুপিক্ষিত, মনির্মন্ত্রিত ছিল ও তাহার কন্মারা এত মুপিক্ষিত, মনির্মন্ত্রিত এবং মুসংহত ছিলেন যে, তাহাকে কোনপ্রকার মামলার ক্ষভাইবার প্ররাস পুনংপুনং ব্যর্থ হইরাছে। একবার ঢাকার তাহাকে কোন এক মামলার ক্ষতিত করিবার চেপ্তাহর। বেণ্টিক্ক সাহেব তখন ঢাকার অতিরিক্ত কেলা ম্যাক্রিপ্তেট্,—মামলাটি ইহার হাতে ছিল। ইনি সম্রাম্থ পরিবারের সন্তান এবং বিবেকবান বলিয়া ইহার খ্যাতিছিল। উপয়ুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে পুলিনবার্দের দাররার সোপর্ক করিতে ইনি অবীকার করেন। সরকারের মান অনুর্বাক্তে না দেখিরা বেসরকারী ইংরেক্ত—শাসন ব্যাপারে সেকালে ইহাদের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীর ছিল না—এবং ক্লো ম্যাক্রিট্রট, ক্ষিননার প্রস্তৃতি সকলে মিলিয়া বেণ্টিককে বিরল্গ বসিকেল বেষন ক্রির্যাই হোক, ইহাদের সেসনে

দিতেই হইবে। শেষ পর্যন্ত এই সর্ত্তে রঞা হুইল, বেণ্টিছ সাহেব ই্হাদের দাররা সোপর্ক করিরা সরকারের মুধরকা করিবেন, কিন্তু দাররা কলকে ইহাদের ছাড়িয়া দিতে হুইবে। যথাকালে দাররা আদালত হুইতে ইহারা মুক্তিলাভ করিলেন।

পুলিন দাসের সমিতি কিরূপে ভাঙিয়া দেওয়া যায় এবং তাঁহাকে হাতের মুঠার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা সর্বন্দাই তদানীস্তন বাংলা-সরকারের একটা বড় ভাবনার বিষয় ছিল। ১৯০৮ সনে আলিপুর বোমার মামলায় যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইল তাহাতে দেশে যে সশত্র অভ্যুখানের একটা স্থাপরের প্রয়াস চলিতেছে ইহা কার্যাতঃ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারের উপরোক্ত সয়য়কে কার্য্যে পরিণত করার বহুবাঞ্ছিত স্থােগ মিলিল। কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রশান করিয়া যাবতীয় সেভােসেকবাহিনীকে বে-আইনী ঘােষণা করিলেন এবং ভারত-সচিব কয়েকজন বহুমানাম্পদ নেতাকে নির্বাসিত করিলেন। কেবল বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় দিনকয়েক পূর্বের্ব বিলাত যাতা৷ করায় অলের জন্ম এই নির্বাসন-দও হুইতে বাঁচিয়া গেলেন।

প্রকাশ কার্যকলাপ বন্ধ হইরা গেলে মূল কর্মীরা ভিতরে ভিতরে অধিকতর সক্রিয় হইরা উঠিলেন। এদিকে পূলিনবাবুকে নির্বাসিত করিবার জ্ঞ সরকার সচেষ্ট হইরা উঠিলেন। বরিশালের কোন এক ডেপুটিনন্দনকে উপলক্ষ্য করিয়া যে যড়যন্ত্রের মামলা দাঁড় করানো হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও পূলিনবাবুকে দেই মামলায় জ্ঞানো সম্ভব হইল না। শেষ পর্যান্ত ঢাকা যড়যন্ত্রের মামলায় তাঁহাকে সাত বংসরের জ্ঞ দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া কর্ত্পক্ষ নিজেদের আনেকটা নিশিক্ত মনে করিলেন।

১৯১১ সনের পরে (ঠিক কোন্ সনে এখন মদে পড়িতেছে না) যথন বর্তমান লেখক অভাভদের সকে পোর্ট ব্লেরার 'সেল্লার' কেলে আবদ্ধ ছিলেন তথন হঠাং একদিন জানা গেল মহারাজা জাহাজে নৃতন করেকজন 'বোম্গোলে-ওয়ালা' আসিরাছেন। করজন আসিরাছেন, কোথা হইতে আসিরাছেন, কোন্ মামলা, বন্দীদের পরিচর কি, দেশের রাজনৈতিক পরিছিতি সম্পর্কে উহারা কি বার্তা বহন করিরা আনিরা থাকিতে পারেন, ইত্যাদি নানা জল্পনা-কল্পনার বন্দীশালার একবেরে জীবন বৈচিত্র্যমর হইরা উঠিল। যথন জানা গেল নবাগত বন্দীদের মধ্যে একজন ঢাকার পুলিন দাস তথন আমাদের বহু আশা-আকাজ্যার প্রতীক এবং কৈশোরের

বছ বৈশ্ববিক কল্প। এবং ভাবধারণার সহিত অভিত এই বনামধ্যাত কর্মীর সহিত অচিরেই সাক্ষাতের সম্ভাবনার আমাদের তক্ষণ মন বিচিত্র ভাবে আন্দোলিত হইরা উঠিল। সেই সমরে 'বোম্গোলেওরালা'দের বিভিন্ন ওরার্ডে ভাগ করিরা রাধা হইরাছিল এবং মাবে মাবে উহাদের এক ওরার্ড হইতে অন্ত ওরার্ডে বদলি করা হইত। ইহাতে পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিচিত হইবার স্থোগ ঘটত। পুলিন দাসের সদে পরিচিত হইবার সেই স্থোগ কবে আসিবে, ভাহার কন্ত অধীর আর্থাহে আমরা অপেকা করিতে লাগিলাম।

অবশেষে সেই বছপ্রতীক্ষিত দিনটি আসিল। যতদুর মনে পড়ে, আমি সেই সময়ে এক নম্বর ওয়ার্ডের নিচের তলার একট क्ट्रेतिए चाहि। शूनिनवाव भारे अहार् वहनि इरेहा चानि-লেন। ইহার পূর্বেই নানা উপলক্ষ্যে তাঁহাকে চাকুষ দেধিবার স্যোগ হইয়াছিল, এবার তাঁহার খনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য ঘটল। দেখিলাম এক সৌমামুর্ভি আত্মন্থ পুরুষকে, যাহার মধ্যে পরুষ ভাব নাই, যিনি কারা-জীবনকে নিতাম্ব সহক ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, কোনরূপ চকলতা এবং বিকোভ বাহার মধ্যে নাই এবং রাচ না হইয়াও যিনি সঙ্কলে বজের মত কঠোর। কিছুকাল সালিধ্য লাভের পর বুঝিলাম মাতৃভূমিকে শৌর্যো, বীর্ষ্যে, সমুদ্ধিতে মহিমান্বিত করিয়া তোলাই তাঁহার স্বীবনের একমাত্র ত্রত. তব্দত্ত তিনি সর্বাস্থ পণ করিয়াছেন এবং সর্বাস্থ হারাইয়াও তাঁহার বিশুমাত্র কোভ নাই; তাঁহার দৃষ্টি সর্বদা মাতৃভূমির শৃথলমোচন রূপ মহান্ লক্ষ্যে নিবদ্ধ এবং কুদ্রতর কোনকিছুই তাঁহাকে সেই লক্ষ্য হইতে বিভ্রাম্ভ করিতে অক্ষম। চিম্ভাধারা এবং আদর্শের মৌলিক পার্থ ক্য সত্ত্বেও এই আদর্শ কন্মীর প্রতি শ্ৰদায় মন্তক নত হইয়া আসিল।

তথনকার দিনে ঢাকার একজন সন্নাসী ছিলেন, তাঁহার হুঠাম শরীর এবং জ্যোতির্দ্ধ মুখমওল হইতে তাঁহার বরস কত হইরাছিল অহ্মান করা সহজ ছিল না। অতির্দ্ধেরাও বলিতেন, উ হাকে বরাবর ঐ একই রকম দেখিয়া আসিরাছেন। বরসের কথা জিজাসা করিলে ইনি ইবং হান্ত করিতেন মাত্র, কিছুই উত্তর করিতেন না। খুব ফিটফাট হইরা থাকিতেন বলিয়া ইনি বাবু সন্নাসী নামে পরিচিত ছিলেন। যে রাভার এঁর আশ্রম ছিল, ঐ রাভা 'রামীবাগ' নামে পরিচিত। পুলিনবাবু ইহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার জ্পীম শ্রছা ছিল এবং সকল প্রকার সমন্তার ইহার উপর তিনি বিশেষভাবে নির্ভ্র করিতেন বলিয়া মনে হর। এঁর বছবিচিত্র অভিজ্ঞতাও সকল সমরেই পুলিনবাবু ও তাহার দলের লোকেনের কাকে লাগিত। একবার তরবারি বেলিতে দিরা একজনের দেছে গভীর ক্ষত হয়। খামীকীর

নির্দেশে বেগুনপাতা হেঁচিরা বাঁবিরা রাবিরা ছ্'দিনেই ক্ত সারিরা উঠিল। লাঠিবেলার দেহে ক্ত হইলে বেগুনপাতা ব্যবহার করিরা সর্বদাই ত্কল পাইরাছি। পুলিনবার্র ব্যবহা অফ্সরণ করিতে গিরা একবার কেলে একটা মন্তার কাও ঘটরাছিল। অনন্তানন্দ ব্রন্ধচারী মহারাকের আমাশর হইরা-ছিল, পুলিনবার্ ইহাকে শুক্নো লক্ষা থাইবার ব্যবহা দেন। ব্রন্ধচারী মহারাক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী, বাঙালদেশের মত লক্ষা থাইতে অভ্যন্ত নহেন, পুলিনবার্ক ব্যবহা অফ্সরণ করিতে গিরা মারা যান আর কি!

পুলিনবাবু সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্থ্য-প্রণাম করিতেন। কিছুক্ষণ স্বর্যোর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ৰূপ করিতেন। কাল্কের সময় একমনে কাৰু করিয়া যাইতেন, কর্তুপক্ষকে খুশী করিবার কোন প্রয়াসও পাইতেন না, আবার নিজের কাজেও কোনরূপ ফাঁকি দিতেন না। অবসর সময়টুকু সদালোচনায় বা বই পড়িয়া কাটাইতেন। তাঁহার নিকট কালিপ্রসন্ন সিংহের একধানা মহাভারত ছিল. ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বই তাঁহার কাছে দেখিয়াছি বলিয়া मत्न পড़ে ना। এই বইখানি তিনি সর্বাদা বুব নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেন। দেশের হৃত স্বাধীনতা বাহুবলে পুনরুদার করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন, অন্ত কোন উপায়ের কথা তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। অন্ত্রবল ব্যতীত অন্ত কোন শক্তির নিকট ইংরেজ নতি স্বীকার করিবে, তাহা তিনি বিখাস করি-তেন না। আত্মরকার ও আক্রমণের বিবিধ কৌশল, শপ্রবিষ্ঠা, রণনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশের বছয়গ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জ্বন্ত তাঁহার একটা অদম্য পিপাসা ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এবিষয়ে কি আলোক পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্ম তাঁহার চেপ্তার অন্ত ছिল ना। किन्द जारे विलया भाष्ठारखात यादा किছ जान তাহা গ্রহণ করিতেও তিনি পরাধুধ ছিলেন না। পাশ্চান্তা সামরিক শুখলার পছতি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিছ উহার অন্ধ অফুকরণ করেন নাই : উহাকে সম্পূর্ণ নিজ্ঞ্ব করিয়া नरेमाहित्नन । विश्ववी मश्यात गर्रनथनानी मन्नदर्क छाञात मत्न একটি সুস্পষ্ট ছক ছিল। রুশীয় ইন্ডাহার "(Russian Pamphlet)" নামে পরিচিত ইভাহারে বিপ্লবী সংস্থার যে ছক দেওয়া হইয়াছিল তাহার সহিত পুলিনবাবুর ছকের খুঁটিনাট বিষয়ে যথেষ্ট পার্থ কা পাকিলেও কার্যা-বিভাগ ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্র সংস্থার তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত তাঁহার ব্যবস্থা ছিল উহারই ভাম বিজ্ঞানসম্মত, সুপরিকল্পিত এবং স্বরংসম্পূর্ণ। তাঁহার পরিকল্পনায় কোথাও অস্পষ্ঠতা ছিল না। উদ্বেক্ত এবং কার্যপন্থা সম্পর্কিত আলোচনার তাঁহাকে কখনও গোঁজামিল দিতে দেখি নাই: ইহা কাৰ্যাক্ষেত্ৰে বান্তব অভিজ্ঞতার পরিচারক।

শৃতন শৃতন বিষয় শিখিবার আগ্রহ এবং উৎসাহ পুলিন-বাবুর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের প্রকৃষ্ট কোন কৌশল বা অভিনব কোন প্রণালীর সন্ধান পাইলে তাহা শিক্ষার জন্ত যে-কোন প্রকার কষ্ট স্বীকারেই তিনি পরাম্বধ হইতেন না। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে শ্রীরামপুরে একজন তুরস্কদেশীর ভদ্রলোক বাস করিতেন, ইনি "প্রকেসার মৃর্জাঞ্চা" নামে নিজের পরিচয় দিতেন। তরবারি চালনায় ইহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। ইহা ছাড়া আত্মরক্ষার কতকগুলি বিশেষ কৌশল ইনি শিকা দিতেন। ছোট লাঠি, একটি রুমাল, বস্ত্রখণ্ড, এমন কি শুধু হাতে বহু আততায়ীর হাত হইতে আত্মরকা করিবার কৌশল এই শিক্ষার অন্তভূ ক্তি ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন বিশেষ বিভা থাঁহাদের আয়ত্ত, তাঁহারা সবচুকু সহজে অপরকে **जिएल हाट्य मा । शूलिनवावू (श्राटक्यात मृखाकात एकार्छ** ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত ভাব করিয়া বহু আয়াসে তাঁহার निक्र इहेट किकार था अरु अक्न को नन बायल करतन, भारव মাঝে তাহা বর্ণনা করিতেন। তাঁহার যাবতীয় অভিজ্ঞতার সমন্বরে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অধিকতর সুষ্ঠ যে সকল প্রণালী তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্মেরা যোগ্য উত্তরাধিকারীর মত স্বত্তে এই সকল প্রণালী সংরক্ষণ করিলে এবং উভাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের দিকে সর্বাদা লক্ষ্য ताबित्न উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইবে।

পুলিনবাব্র মতামতসমূহ দিনের আলোর মতই বছে এবং স্পষ্ট ছিল। সংস্থারমুক্ত মন লইরা সকল প্রকার বাত্তব সমস্তার সম্থীন হইরা তিনি যে জ্ঞানলাভ করিরাছিলেন তাহা সহজভাবে এবং সরল ভাষার ব্যক্ত করিতেন বলিরা তাঁহার বক্তব্য ব্রিতে কোন অস্থবিশা হইত না। সে রুগে আমাদের ধারণা ছিল যে, বাধীনতা-সংগ্রামের সকলপ্রকার ছংখবিপদ বরণ করিরা লইবার যোগ্যতালাভের জন্ত চিরকৌমার্যা অত্যাবশ্রক। পুলিনবাব্র মত "ছংখেজছবিয়মনাং স্থেমু বিগতস্পৃহং" কর্মাদের সংস্পর্শে আসিরা আমরা উপলব্ধি করি দেশের মুক্তিসংগ্রামে ত্রতী হইবার পথে বিবাহিত জীবন প্রতিবন্ধকস্বরূপ নর। একদিন কথাপ্রসঙ্গে পুলিনবাব্ বলিলেন, "আপনারা বিয়ে করবেন। আমাদের দেশে স্ত্রীকে

শক্তি বলে কেন বিরে না করলে বুবতে পারবেন না। তা
ছাড়া বিরে করলে গণ্ডী প্রসারিত হয়।" সামান্ত কয়ট কথার
ব্যাপারটা পরিছার হইরা গেল। মহং আদর্শের কল্প ফুঃখবরণ
করিতে মেরেদের কোন প্রস্তুতির প্রয়োক্তন হর না। পিতা,
মাতা, বামী অথবা সন্তানের আদর্শকে করমুক্ত করিবার কল্প
বে-কোন ত্যাগ শীকার তাঁহারা সহক্তাবেই করিতে পারেন।
তামাকপাতা ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণ অন্থত্তব করিয়া একবার
দ্বির করিলাম 'মুখা' (বা 'ধইনি') ধাইবার অভ্যাস করিব।
প্রথম চেপ্তার প্রতিক্রিয়ায় যখন বমনোদ্রেক হইল তথন উহার
কারণ কানিয়া পুলিনবাব বলিলেন—একাক্ক কথনও করবেন
না। গুরুগোবিক্ল শিধমণ্ডলীতে তামাক সেবন নিষিদ্ধ করে
দিয়েছিলেন। নেশাখোরদের উপর দায়িত্বপূর্ণ কোন কান্তের
ভার দিয়ে নিশিন্ত হওয়া যায় না। আর একক্রনকে নেশা
করতে দেখলেই তারা কাক্ক ভূলে নেশা করতে বসে যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুলিনবাবুর স্বপ্ন ছিল নিজ বাছবলে প্রতিপক্ষকে সন্মুখ-সংগ্রামে পরাভূত করিয়া মাতৃভূমির শৃথল মোচন করিবেন। কংগ্রেসের কর্মপদ্বা তাঁহার নিভাস্কই নিরামিষ মনে হইত। কংগ্রেসের পছার যে তাঁহার ভাভা নাই, একথা তিনি খোলাখুলি বলিতে ইতন্ততঃ করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেপ্তায় কখনও নিজের শক্তি তিনি ক্ষয় করেন নাই। যে স্বন্ধাতিদ্রোহ এবং ইবা ও যে ক্ষমতালোলুপতা মুগ মুগ বরিয়া আমাদের অবঃ-পতনের কারণ হইয়াছে এবং যাহা এখনও আমাদের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন। কারান্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলেন অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার সাবেক কর্মপন্থার উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাব তখন তিনি লোকচকুর অন্তরালে নীরবে তাঁহার নিজ আদর্শ অম্যায়ী 'মাম্য' তৈরির কাব্দে লাগিয়া গেলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত সেই সাধনায়ই রত ছিলেন। বাংলার যুবকেরা তাঁহার আদর্শের অনুসরণে সর্বপ্রকার আত্মধংসী মনোর্ত্তি হইতে মুক্ত হইয়া দেশ এবং সমাক্ষের মঙ্গল-কামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য করুন, তাহা ুহুইলেই তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা জরমুক্ত হইবে।



## জার্মান রাসায়নিক শিপোন্নতির মূল সূত্রের সন্ধান

### ডক্টর ঞ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

আধুনিক সভ্যতা প্রকৃত প্রভাবে রাসায়নিক শিল্পের উপরেই দাঁছিরে আছে। কারণ বসন-ভূষণ, কাগল-কালি-কলম, ঔষধ-পধ্য, যান-বাহন প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিষই রাসায়নিক শিল্পের দান। এমন কি টেলিফোন, টেলিভিসন, রেডিও, রাডার, মার আগবিক বোমার উপাদানও রাসায়নিক শিল্প থেকেই উৎপন্ন হয়।

থারা কলেভে পড়েছেন তাঁদের মনে রসায়ন-শাগ্র কথাটির সঙ্গে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত একটি অপ্রীতিকর পরিবেশের স্থৃতি **ভাচিরে আছে। অনেকেই জানেন রসারনশান্ত পৃথিবীর** যাবতীয় বস্তর পরিচয় বহন করে। এই শান্তের কল্যাণে মাত্র্য कानए (भारत ए. भूषिवीए की उद्विप । मार-अखनापि या-किइ जाटक मिश्रील मृत्रा ३२ है स्मीतिक भागार्थ त সমাবেশে গঠিত। ভাষার অসংখ্য শব্দ যেমন বর্ণমালার করেকটি মাত্র অঞ্চরের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশে গঠিত, এও যেন সেইরপ। এই শাস্ত্রই হীরক ও কমলাকে একই বন্ধর বিভিন্ন রূপ বলে সপ্রমাণ করেছে। একদিকে এই শাস্ত্র যেমন পৃषिरीत वाश्. कम. मुखिका. প্রস্তর, कीव ও উদ্ভিদ দেহের বরূপ উদ্বাটন করেছে, তেমনই এই শান্ত বিভিন্ন কুদ্র কুদ্র পদার্থের সমাবেশে নৃতন নৃতন পদার্থ প্রস্তুতির কৌশলও শিক্ষা मित्तरह। এकि উদাহরণ দিলেই এটা পরিস্থার বুঝা যাবে। বাংলাদেশের এক প্রকার উদ্ভিদ খেকে নীল তৈরির কথা অনেকেই শুনেছেন। গত শতান্দীর শেষ দশকেও ভারতবর্ষ (धटक भांठ काछि होकात छेभत्र बाहि नील इछदतात्भ हालान যেত, কিন্তু কার্দ্মান রাসানিকগণ উদ্ভিক্ষাত নীল বিশ্লেষণ করে তার বন্ধপ আবিষ্কার করার পর আলকাতরার ভিতরকার কতকগুলি পদার্থ বেকে রাসায়নিক উপায়ে অবিকল উদ্ভিদ্ধ নীলের ভার রঞ্জন-পদার্থ প্রস্তুত করে কেললেন। শীঘ্রই ভার্মানীর রাইন নদীর তীরে বুডভিগ্সহাফেনের বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা কাত্রিক নামক কারধানায় প্রধিত্যশা রাসায়নিক হাইনরিখ কারোর তত্ত্বাবধানে এই নীল প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হতে জারম্ভ হ'ল। ফলে বাংলা ও বিহারের নীলের চাষ ধীরে ধীরে উঠে গেল। এ ছাড়া রাসায়নিক উপায়ে এমন সব পদার্থ প্রস্তুত হয় যেগুলির অন্তিত্ব ইতি-পুর্ব্বে পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। খরে খরে ছেলেমেরেদের হাতে যে বেশুন দেখা যায়, সেগুলি প্রস্তুত হয় এইরূপ একটি भनार्थ (बटक। इन्जिम त्रमम ও नारेम्लानंत रज्ञानि, প্লাসটকের তিরুণী, বভির ফিতা, বেণ্ট প্রভৃতি এবং বেকে-লাইটের পেরালা, শিশির ছিপি ও আসবাৰপতাদি এখন

আমাদের নিত্য ব্যবহার্ব্য জিনিষ। ফুত্রিম রেশম, নাইলোন প্রভৃতি প্লাসটিক প্রকৃতপক্ষে রসায়ন-শাত্রেরই দান। সকলেই এখন এসব দেখছেন বলে এগুলির নাম উল্লেখ করা হ'ল। বস্তুতঃ কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, চর্দ্মরোগ প্রভৃতির অসংখ্য আধুনিক ঔষধ, ফুত্রিম রং, ফুত্রিম সুগন্ধি ও বিক্ষোরক পদার্থ এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সব পদার্থ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর জীবও উদ্ভিদ-জগতে কিংবা মৃত্তিকা বা প্রভরে কুত্রাশি দেখা যায় নি। এগুলি সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিকগণেরই স্ষ্টী।

আমরা দেখলাম যে, রাসায়নিক শিল্প রসায়ন-শান্ত্রের জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাদিভাবে জড়িত। উনবিংশ শতান্দীর প্রথমার্দ্ধ থেকেই জার্মানীতে এমন করেকজন বৈজ্ঞানিক মনীষী জ্মগ্রহণ করেন যারা রাসায়ন-শান্তকে অল্পদিনের মধ্যেই স্ফৃচ্ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সমর্ম্প হন এবং তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ অবলম্বনে জার্মান জ্ঞাতি রাসায়নিক শিল্পস্টিতে তৎপর হরে ওঠে। এই সব জার্মান মনীষীর নাম মানবজ্ঞাতি চিরদিন ক্লতজ্ঞচিত্তে অরণ করবে।

স্বিধ্যাত ক্যারাডে, ডেভি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার কলে ইংলওে কটিক সোডা, সোডা, ক্লোরিন, বিচিং পাউডার এবং সালফিউরিক প্রভৃতি এসিড ও তংসকৃত লবণ-পদার্থ প্রভৃতি অকৈব রাসায়নিক শিল্প যথেষ্ট প্রসারলাভ করলেও কৈব রগারনশাগ্রের উপর যার ভিত্তি এবং পার্থুরে করলা যার জননীস্বরূপ—সেই কৈব রসায়ন-শিল্পের বিকাশ গোড়ার দিকে ইংলতে আদে হয় নি। এই শাল্প এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্প সম্পূর্ণরূপে জার্মানদেরই স্ঠি। জার প্রথম মহায়ুদ্ধ পর্যন্ত এই শিল্প জার্মানদেরই প্রতি। জার প্রথম মহায়ুদ্ধ পর্যন্ত এই শিল্প জার্মানদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। ক্লার্মান রাসায়নিক শিল্পের স্থতিকাগৃহ ছিল জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক্পাল গবেষকগণের গবেষণাগার। এই সব মনীধীর দান মানবজ্ঞাতির সাধারণ সম্পত্তি। এঁদের করেকজনের বিচিত্র জীবন-কাহিনী এখানে সংক্রেপে বর্ণনা করা হছে।

### লিবিগ ( ১৮০৩-১৮৭৩ )

১৮০৩ সালের ১২ই যে তারিবে কার্দ্রানীর ডারষ্টাট শহরে লিবিগের কয় হয়। এঁর পিতা ছিলেন রুষক-পরিবারের সন্তান। কিন্তু তিনি একটি ছোট ল্যাবরেটরি খুলে রং, বারনিশ প্রভৃতি তৈরি করে ব্যবসা চালাতেন। লিবিগ ছেলেবেলা থেকেই এই ল্যাবরেটরির কান্ধ পর্যাবেক্দ করতেন এবং প্রযোগ পেলেই নিন্ধেও নালাপ্রকার পরীকা করতেন। ১৮২৪ লালে তিনি বন' বিশ্বিভাল্যের কেমিট্র পড়তে অর্ম্প

করেন। অঙ্কশান্ত এবং লাটন, এীক, করাসী, ইংরেকী ও ইটালীর ভাষাতেও তাঁর বেশ দখল ছিল। কিছুদিন এরলালেন বিশ্ববিভালরে ও প্যারিসে প্রবিধ্যাত করাসী রাসায়নিক গেল্সাকের নিকট শিক্ষালাভ করে মাত্র ২১ বংসর বর্মরে তিনি গিসেন বিশ্ববিভালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫২ সাল থেকে মত্যুকাল অবধি মিউনিক বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আৰু পৃথিবীর সর্ব্ব কৈব পদার্থের বিশ্লেষণ যে পদ্ধতিতে করা হয় লিবিগই তাহা আবিছার করেন। লিবিগের নাম তাঁর অন্তরদ বন্ধু বিখ্যাত রাদায়নিক ভোরোলারের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেক্তভাবে জড়িত। এঁর সহযোগিতায় লিবিগ বেনক্ষিক কম্পাউওগুলির স্বরূপ উদ্বাচন করেন। যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিন্তিতে রসায়নশাগ্রের শিক্ষাদানের প্রবর্তনও করেন লিবিগ এবং এর ফলেই জার্মানীতে দলে দলে নিপুণ রাসায়নিকের স্কৃষ্টি হয় আর এঁরা জার্মান রঞ্জন-শিল্পের উৎকর্ষ-সাধনে আগ্রনিয়োগ করাতে অল্পদিনের মধ্যেই ঐ শিল্প দৃচ্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈব রসায়নশারে বহু ফুল্যবান গবেষণা করা ছাড়া জীবন-রসায়ন এবং কৃষি-রসায়নের ভিত্তিও লিবিগই ছাপন করে যান। লিবিগের প্রতিষ্ঠিত 'আনালেন' নামক স্ক্রিখ্যাত রসায়নশাত্র বিষয়ক পত্রিকা এগনও রসায়নশারের অন্ততম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা।

নব নব উন্নেষশালিনী প্রতিভার সঙ্গে একাগ্র সাধনা, তেজবিতা, বাগ্মিতা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল অন্থপ্রেরণা জাগাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অনগুসাধারণ। লিবিগের অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে হফ্মান এবং কেকুলের নাম চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে।

#### হ্ৰম্যান (১৮১৮-১৮৯২)

১৮১৮ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ফ্রাক্ট্র অঞ্চলের গিসেন শহরে হক্ষাান ক্ষাগ্রহ্ব করেন। তাঁর পিতা একজন হপতি এবং আদর্শ চরিত্রের লোক ছিলেন। হক্ষ্যান শৈশবেই পিতার বিভিন্ন সদ্গুণের অধিকারী হন। ১৮০৬ সালে হক্ষ্যান গিসেন বিশ্ববিভালয়ের আইনের ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু গণিত এবং বিজ্ঞানের ক্লাসেও তিনি যোগ দিতেন। ঐ সময় লিবিগ ছিলেন গিসেনের রসায়নশাল্রের অব্যাপক। ইবক হক্ষ্যান লিবিগের অব্যাপনার মুদ্ধ হয়ে রসায়ন-শাত্রের প্রতি বিশেষভাবে আক্তঃ হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যক্রমে আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত ক্লারবর্গী এনিলিন নামক পদার্থ তার প্রথম গবেষণার বিষয় ছল। নানায়প পরিবর্ত্ত্বন-প্রবণ এই পদার্থ তাঁর মত প্রতিভাবান রাসায়নিকের হাতে পড়ে রক্ষন-শিল্পের প্রধান উৎপাদক বলে প্রমাণিত হ'ল। ইতিশ্বের্ক্, ১৮২৬ সালে আটো উনজেরডরবেন নামক বার্গিনের প্রক্ষন স্থানায়নিক দীল 'ডিসটিল' (পরিক্ষত) করে

তেলের মত একটি পদার্থ পান এবং নীল খেকে উংপন্ন বলে এর নাম দেন 'আ-নিলিন'। হক্ষ্যান আলকাতরাজাত বেনজিন থেকে রাসায়নিক উপায়ে নাইটোবেনজিন ও তা থেকে এনিলিন আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত এই দ্রব্য যে নীল থেকে প্রাপ্ত পদার্থ পেদার্থ কে অভিন্ন তাও তিনি সপ্রমাণ করেন। এই এনিলিন যে নীল প্রভৃতি বিবিধ ক্রুত্রিম রঞ্জন-পদার্থের প্রধান উপাদান তাই নয়, বছ তেজকর আধুনিক ঔষধেরও ইহা মূল উংপাদক।

১৮৪৫ সালে লগুনে "রয়্যাল কলেক অব কেমিট্র" ছাপিত হলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিল আলবার্টের অন্থরোধে হফ্ম্যান ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। তাঁর অধ্যাপনা ও অন্থপ্রেরপার ইংলণ্ডে কৈব রসায়নশাত্তার ও তৎসন্তৃত শিল্পের অপরিসীম উন্নতি হয়। হফ্ম্যানের ইংরেক্ছ ছাত্র পার্কিন মেক্টো আবিক্ষার করে বিপুল অর্থ ও যশের অধিকারী হন। হক্ম্যান লগুনে নির্লসভাবে গ্রেষণা ও অধ্যাপনার অতিবাহিত করেন।

তাঁর ব্যক্তিব, বক্তৃতাশক্তি এবং অসাধারণ প্রতিভার আকৃষ্ট হয়ে বছ মেধাবী ছাত্র তাঁর শিশুত্ব গ্রহণ করেন। হক্ষ্যানের যে সব ছাত্র পরবর্তীকালে যশসী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে পার্কিন, আবেল, নিকেলসন, ম্যানস্ফিল্ড, সার উইলির্ম ক্ক্স, পিটার গ্রিস, কর্জ মার্ক, মার্টিরস, কলহার্ড প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেণ্যোগ্য।

জার্শানীর এত বড় একজন কৃতী সন্তান ইংলতে জব্যাপনার রত থাকবেন এটা তদানীন্তন চিন্তানীল জার্শান বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে বরদান্ত করা কঠিন হয়ে পড়ল। লিবিগ প্রভৃতি মনীয়ী সম্মিলিতভাবে হফ্যানকে দেশে ফিরে আসবার জন্ত আহ্বান জানালেন। হফ্যানের পরিকল্পনা অস্থায়ী বিরাট গবেষণাগার বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং তিনি ১৮৬৫ সালের মে মাসে জন্মভ্যাতে ফিরে গিরে ঐ ল্যাবরেটরিতে গবেষণা আরম্ভ করলেন। হফ্যানের প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরেই ১৮৬৭ সালে জার্শান কেমিক্যাল সোগাইটি স্থাপিত হয় এবং তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টের পদে রত হন।

হৃদ্যান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্তভাবে বিজ্ঞানের সাধনা করে ১৮৯২ সালের ৫ই মে তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। জীবনে তিনি বহু দেশ থেকে প্রচুর সম্মানলাভ করেন। তার সপ্ততিবর্ধ পৃত্তির সময় জার্মান কেমিক্যাল সোসাইট বিপুল সমারোহের সহিত তার জ্বোৎসবের অফ্রান করেন। ঐ সময় "হৃদ্মান ফাউণ্ডেশন" স্থাণিত হয় এবং তার শুণমুদ্ধ দেশবাসী তাকে তার আবক্ষ প্রস্তরমূষ্টি উপহার দেন।

(本華(社( 7トッター7トッペ)

১৮২৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিবে ভাষেটাট শহরে স্বাট ক্যেত্র ভূমির্চ হন। তিনি একস্বন সামরিক কর্মচারীর

পুত্র। গিসেন বিশ্ববিভালয়ে কৈকুলে স্থাপত্য-বিভা শিখতে যান, কিন্তু লিবিগের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি কেমিট্র পড়তে আরম্ভ করেন। সমন্ত মনপ্রাণ তিনি ঐ শান্তের চর্চায় ঢেলে (पन। क्कूल निक्ब वल शिक्षन—এই সময় অধিকাংশ দিনই তিনি তিন-চার ঘণ্টার বেশী ঘুমাতেন না। এক রাত্রি ছেগে পাঠাভ্যাস করাকে তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতেন না। পর পর ছই তিন রাত্রি কেগে পাঠে অতিবাহিত করলে তিনি অনেকটা স্বন্ধি বোধ করতেন। ১৮৫২ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধিলাভ করেন। অতঃপর প্যারিদে কিছদিন তদানীস্তন বিখ্যাত রাসায়নিকগণের সঙ্গে কাটিয়ে কেকুলে হাইডেলবার্গে चारमन ७ भरत (४० विश्वविद्यालस्त्रत चशाभक इन। এशानिह তিনি তার বিখ্যাত কৈব রসায়নের বই লেখেন এবং ১৮৬৫ সালে তার সুপ্রসিদ 'বেনজিন থিওরি' আবিষ্কার করেন। কৈব রসায়নশাগ্র এবং তংসঞ্চে রাসায়নিক শিল্প এই সময়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদিন রাসায়নিকগণ প্রায় অন্ধকারে হাতত্তে এটা ওটা আবিষ্কার कत्रिष्टलन, किन्न अन्न (धरक श्राप्त नमूनव क्विर भनारपंत्र ভিতর-মহলের খবর রাসায়নিকগণের নিকট প্রকট হরে পড়ার মৃতন মৃতম গবেষণা ও অভিনব রঞ্জন-পদার্থের আবিকার সহস্পাধ্য হয়ে উঠল। এই শাল্প আলোচনাকারীরা কেকুলের উক্ত আবিষ্ণারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। হক্ষ্যানের মত মনীয়ীও বলেছেন—"Alle meine Entdeckungen gabe ich hin gegen den einen Gedanken Kekule's"-- अर्थार, "आभात कीवनवाानी जावनात कल কেকুলের এই একটিমাত্র থিওরির বিনিময়ে আমি ছেড়ে দিতে রাজী আছি।" এই কণার উপরে এ সম্বন্ধে মন্তব্য নিপ্রান্ধন। কেকুলের ব্যক্তির ছিল অসাধারণ। তাঁর কাছে প্রেরণা পেয়ে যারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বেয়ার, লাডেনবুর্গ, ডেওয়ার, আনশুট্জ, পপ এবং ভাত-ছকের নাম রসায়নশাল্তে অনুরাগীদের কাছে সুবিদিত।

### আডলফ ফন বেয়ার ( ১৮৩৫-১৯১৭ )

কেক্লের অপ্রতম যশবী ছাত্র আডলফ বেয়ার ১৮৩৫ সালের ৩১শে অক্টোবর বার্লিনে ক্ষরতাহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সামরিক বিভাগের সার্তে অফিসার। শৈশব থেকেই বৈজ্ঞানিক বিষরে বেয়ারের অহ্রাগ লক্ষিত হয়। মাত্র ১২ বংসর বরসেই তিনি একটি নৃতন যৌগিক পদার্থ আবিজ্ঞার করেন। বার্লিনে কিছুদিন পড়ার পরে হাইডেলবার্গে তিনি বুনসেনের কাছে কেমিট্র পড়তে যান। এখানেই কেক্লের সঙ্গে তিনি কৈব রসায়নশাল্রে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করে প্রথমে ব্রাসর্রেগ ও পরে মিউনিক বিশ্ববিভালরের রসায়ন-

শারের অব্যাপকের পদ লাভ করেন। কৈব রসায়ন-শারের গবেষণায় ক্লান্তি তাঁর ছিল না। ক্লবিম উপারে নীল তিনিই প্রথমে তৈরি করেন। ১৯০৫ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অর্থ লিপাছীন, ছাত্রবংসল, কর্ম্মান্ত্রী অধ্যাপক বেয়ারের নাম চিরদিন রসায়নশারের ইতিহাসে স্বর্ধান্তরে লিখিত থাকবে। তাঁর নিকট থেকে অন্থপ্রেরণা পেরে ও তাঁরই নির্দেশক্রমে তাঁর প্রিয় ছাত্র প্রেবে এলিকারিন নামক অতি ম্ল্যবান্ উভিজ্ঞাত রঞ্জন-পদার্থ সংশ্লেষণ করে মরণীয় হয়ে আছেন।

বেয়ারের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রসায়নশারে বাঁরা দিকপাল বলে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের অনেকেট ছিলেন বেয়ারের ছাত্র। অটো এবং এমিল ফিশার, রবার্ট ভিলেস্টেটর, কোয়েনিগস, ক্লাইকেন, পার্কিন (ছোট), বুকনার, ডিকমান, ভিলাও, ভূইসবার্গ, ভালডেন, ফ্রিডলাভার প্রস্তুতি মনীষী বেয়ারের পদতলে বসেই রসায়নশাত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

বেয়ারের গবেষণার ফলে রঞ্জনশিলে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জনের পথ খুলে যার, কিন্তু এই উদারহুদর অধ্যাপক তাঁর আবিষ্কারের পেটেণ্ট নিয়ে নিজে অর্থেণিপার্জ্জন করবার চেষ্টা আদেশ করেন নি।

### এমিল ফিশার ( ১৮৫২-১৯১৯ )

জার্দানীর ছোট শহর অয়েস্কির্শেনে ১৮৫২ সালের ১ই অক্টোবর এমিল ফিশারের জন্ম হয়। তিনি পিতার অন্তম সম্ভান। তাঁর পিতার লোহা, সিমেণ্ট, রং প্রভৃতির ছোট কার-বার ছিল। কাজেই পিতার ইচ্ছা ছিল এমিলকে কেমিষ্টির দিকে দেন। গণিত এবং পদার্থ-বিভার প্রতি আকর্ষণ বেশী পাকলেও শেষ পর্যান্ত এমিল খ্রাসবুর্গে ব্রুবয়ারের নিকট রসায়নশাগ্র শিখবার হুয় যান। হাতের কাছের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁর যথেষ্ট অমুরাগ ও দক্ষতা দেখা যায়। তাঁর গবেষণার ফলেই বিবিধ শর্করা, প্রোটন, ক্যাঞ্চিন, ইউরিক এসিড প্রভৃতি किंग भाषि व बक्रभ काना यात्र। ১৮৯२ माल जिनि वालिन विश्वविद्यालास व्यवाभाकत भाग नियुक्त हन । উপরোক্ত বিষয় वारम तक्षन-भमार्थ मद्दबंध किमात केकारमत योगिक গবেষণা করেন। ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মৌলিক গবেষণাই ছিল তার ভীবনের একমাত্র ত্রত ও আনন্দের উৎস। প্রথম জীবনেই বাডিশে আনিলিস উঙ সোডা ক্যাত্রিকের গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করবার ব্রুত তাঁকে অমুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু এতে তাঁর মৌলিক গবেষণা চালানো ব্যাহত হবে ভেবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথম মহাবুদ্ধের মধ্যে তিনি বছ দারিখ-

পূর্ণ কমিশনের প্রেসিডেণ্ট রূপে নানাবিব Ersatz ( অস্ক্র ) প্রন্থতির ব্যবহা করেন। ১৯১৯ সালের প্লাই মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কিশারের গবেষণার কৈব-রসারনশান্তের বহু অবকারাছের দিকে আলোকসম্পাত হওরা ব্যতীত চিকিৎসাশান্তেরও অপরিস্গীম কল্যাণসাধন হরেছে। ফলতঃ আক্কাল বারো-কেমিট্রিবলতে যা বুঝার ফিশারই প্রকৃত প্রস্তাবে তার স্ষ্টিকর্তা।

অধ্যাপক হিসাবেও ছিলেন তিনি অসাধারণ কৃতী। তাঁর বছ ছাত্র পরবর্তীকালে রসায়নশাগ্রের আলোচনায় ও গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

### পিটার গ্রিদ (১৮২৯-১৮৮৮)

১৮২৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর কাসেলের নিকটবর্জী একটি ক্র প্রামের দরিত্র ক্ষক-পরিবারে প্রিসের জন্ম হয়। শৈশবকাল থেকেই তাঁর পড়াশুনার প্রতি অহুরাগ এবং ক্ষমিকার্য্যের প্রতি প্রদাসীত্ত লক্ষিত হয়। ছলের পড়া শেষ
করে কিক্লেলেরেক নামক স্থানে কাসেলের কাছে কেমিট্রির
প্রাথমিক পাঠ নিয়ে তিনি মিউনিক বিশ্ববিভ্যালয়ে লিবিগের
সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর মারবুর্গে গিয়ে তিনি কোল্বের
অর্থীনে গবেষণা অরুক করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি "ভায়াজো
রিয়্যাকশন" নামক এক মুগান্তকারী আবিদ্ধারের দ্বারা ধ্যাতিলাভ করেন। এই আবিদ্ধারের পর রঞ্জন-শিল্প-জগতে এক
প্তন অধ্যায়ের অরুণাত হয়। ইহার কলে অসংধ্য ন্তন নৃতন
রঞ্জন-পদার্শ প্রস্তুত হতে থাকে এবং রঞ্জনশিল্প ক্রুত অভাবনীয়
উন্নতি লাভ করে।

অধচ এত বড় আবিধার যিনি করলেন তিনি শীবনের অধিকাংশ সময় ইংলতের একটি মদ চোলাইরের কারণানার কাল করে কাটিয়েছেন। কারখানায় ৬।৭ ঘণ্টা খাটুনির পর তিনি অবসর সময়টুকু তাঁর সিল্বের ল্যাবরেটরিতে তাঁর প্রিয় 'ডায়ালো' বিষয়ক গবেষণায় কাটাতেন।

গ্রিসের আবিকারের দরুন শিল্পতিগণ কোটি কোটি টাকা উপারের নৃতন পথের হলিস পেরেছেন, কিন্তু নিতান্ত হুংথের বিষয়, গ্রিস আজীবন হু:খ-দৈছের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। তীক্ষ পর্যাবেক্ষণ শক্তি, নিরলস শ্রমশীলতা এবং একাগ্র সাধনা ছিল গ্রিসের বৈশিষ্ট্য। কৈব রসায়নশাগ্রের সঙ্গে গ্রিসের নাম অসালি ভাবে ক্তিত পাকবে।

কার্মানীতে কৈব রসায়নশাস্ত্র গুরুলিয়পরম্পরায় অল্প করেক বংসরের মধ্যেই কিরুপে বিকশিত হরেছিল ও আশাতীত ভাবে উৎকর্মলাভ করেছিল তার মোটায়্টি • পরিচয় পাওয়া যায় উল্লিখিত মনীবীদের জীবন ও গবেষণার কথা আলোচনা করলে। এই সকল প্রথিতযশা অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভাত্তে অনেক প্রতিভাশালী কেমিটই রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পদ্ধন করেন। কারখানা বুলে প্রধানতঃ রশ্বন-পদার্থ তৈরি করে ব্যবসা চালাতে বাকলেও তাঁরা মৌলিক গবেষণার বিরত হন নাই, বরং বিশ্ববিভালরের অব্যাপকগণের সকে সর্বাদা গভীর যোগছত্ত ছাপন করেই তাঁরা চলতেন এবং তাঁদের মৌলিক গবেষণার বারার শিরপ্রতিষ্ঠানকে ক্রেমশং উরতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। কারবানার যে সমন্ত ব্যাতনামা রাসায়নিক এই নীতি অমুসরণ করতেন তাঁদের মধ্যে হাইনরিব কারোর নাম সর্বাত্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি গোড়া থেকেই উপলন্ধি করেছিলেন যে, বিশ্ববিভালরের ব্যাতনামা অব্যাপকগণের মৌলিক গবেষণা অবলম্বনপূর্বক শিল্পোরতির পথ প্রশন্ত করাই সমীচীন। হাইনরিধ কারো একাবারে উচ্চ প্রেণীর গবেষক ও স্থলেগক ছিলেন, তন্তির কারবানা স্থাপনে এবং তার পরিচালনায়ও তাঁর অসাবারণ দক্ষতা ছিল। "আলকাতরাক্ষাত রঞ্জন-শিল্পের ক্রেমবিকাশ" নামক পৃত্তকে তিনি গত শতাকীর শেষার্ভের জন্মবিকাশ" নামক পৃত্তকে তিনি গত শতাকীর শেষার্ভের জন্মবিকাশ" নামক পৃত্তকে তিনি গত শতাকীর শেষার্ভের জন্মবিকাশ" নামক পৃত্তকে তিনি গত শতাকীর শেষার্ভের জন্মবিকাশ নাসার্থনিক শিল্পের বর্ণনা নিপুণভাবে করেছেন।

এই পুস্তকে দেখতে পাই উল্লিখিত অধ্যাপকগণের সঙ্গে কারোর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। অধ্যাপক বেয়ারের সঙ্গে তাঁর যে অন্তরঙ্গতা তাকে আগ্নিক যোগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বেয়ার ল্যাবরেটরিতে প্রথম ফুত্রিম নীল তৈরির যে পদ্ধতি আবিষ্ণার করেন উচ্ছ্রসিত ভাষার এক চিঠিতে তা তিনি কারোকে জানান। বলা বাহল্য, কারো বেয়ারের আবিশ্বত পদ্ধতি অৰুলখনপূৰ্বক শীঘ্ৰই বাডিশে আনিলিন উত্ত সোডা ফ্যাবরিকে প্রচুর পরিমাণে নীল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক বেয়ারের প্রিয় ছাত্র গ্রেবে যখন এলিকারিন নামক উদ্ভিক্ষাত রঞ্জন-পদার্থ---আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত অ্যানধ্াসিন নামক দ্রব্য থেকে ক্লত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের পদ্বা আবিষ্ণার করেন তখন তা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করার ভারও পড়ে কারোর তত্ত্ববানে 'বাডিশে' কারধানার। ঐ পদার্থের উৎপাদন এত লাভজনক হয় যে. ১৮৮১ সালে মাত্র এক বংসরেই তা থেকে উক্ত কোম্পানী দেড় কোটি টাকা লাভ করেন। রসায়নশান্তের মৌলিক গবেষণা দেশের অর্থাগমে কিরুপ বিপুলভাবে সাহায্য করে তা এই একটিমাত্র উদা-হরণ থেকেই বেশ বুঝা যায়।

শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক লিবিগ এবং কেকুলের জন্মস্থান ডারমষ্ঠাট শহরে। স্তরাং এই ডারমষ্টাটে যে পৃথিবীবিখ্যাত
রাসায়নিক কারথানা প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে আর আশ্রুষ্ঠা কি ?
ওদিকে মার্ক-পরিবারের জর্জ মার্ক শিক্ষালাভ করেছিলেন
হক্ষ্যানের মত রাসায়নিকের কাছে। জর্জ মার্ক নৃতন নৃতন
গল্পেধাসন্ধ ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভারের দ্বারা পিতৃপুরুষের ছোট কারখানার খ্যাতি র্নিক করেন এবং সেটাকে
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন।

चार्यात्मत (मर्पन विश्वविष्णामरत्रत त्रमात्रमणरत्रत चन्राभक-

গণের সঙ্গে শিল্পজের রাসায়নিকগণের সহযোগিতার অভাবে রাসায়নিক শিল্প তেমন বিকাশলাভ করতে পারছে না। এদিকে আমাদের বিশ্ববিভালরগুলিতে রসায়নের ক্লেজে সত্যিকারের মৌলিক গবেষণার পরিমাণ এবং উৎকর্ষও এখন পর্ব্যন্ত তেমন ভাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

হাইনরিথ কারোর পুতকে দেখতে পাই, কি অন্দর অন্দর বাগানসংযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসগ্রের ব্যবস্থা ছিল কারধানার কর্মাদের ক্ষ। ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, ক্লাব, স্থল, স্থানা-গার, সমবায় সমিতির দোকান প্রভৃতিরও ব্যবস্থা কারখানা পেকেই করা হয়েছিল। বার্দ্ধক্য ও ব্যাধির জন্ত কর্মচারীদের সংসার্যাত্রা যাহাতে অচল না হয় সেই উদ্দেশ্যে কর্ত্তপক্ষই উপযুক্ত অর্থদানে ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা করে দিতেন। কর্মী-দের বিধবা স্ত্রী, অসহায় নাবালক পুত্র-কন্সারা কারখানা থেকে সাভাষা পেত। ফলত: আইন করে কারণানার কর্তপক্ষকে কর্দ্মীদের কলাপকর্দ্ধে নিয়োজিত করতে বাধ্য করার প্রয়োজন গবর্ণমেণ্টের হয় নি। কর্ত্তপক্ষ তাদের কাব্দের স্থবিধার ক্ত এবং কারধানার ভবিগ্যৎ উন্নতির উদ্দেশ্যে কর্মী ও কর্ম-চারীদের সর্ব্ধপ্রকার স্থযোগ স্থবিধা দিয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন। খারা শিল্প-সম্বন্ধে আগ্রহশীল তারা হাইনরিখ কারোর हैश्द्रकी अञ्चल Development of Coaller Colour Industry वहेथानि পছলে সবিশেষ स्नानरा भावरतन।

গত বংসর নবেম্বর মাসে ভারমপ্রাটে মার্কের কারখানা পরি-मर्गनकारम ब्रश्नानी विভारंगत भिः फिरहत निकर्ष खननाम, जारमत কারখানার কর্মীদেরও অফুরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। उँদের 'কলোনি'তে ঘর থালি না পাকলে কোম্পানির কেনা শমি বন্ধমূল্যে বিলি করে কোম্পানি থেকে নামমাত্র হৃদে টাকা ধার দিয়ে কর্মীদের নিজেদের বাড়ী তৈরি করার ব্যবস্থাও কোম্পানি করে দেন। মার্ক-পরিবারের প্রদন্ত অর্থ দারা কর্মী-দের অন্থ-বিশ্বধে বাছাকর স্থানে বায়ুপরিবর্তনের খরচাও यिकीत्ना इत्य थात्क वल ७नलाम। मार्क्त कात्रशानाय বার্দ্ধক্যে পেনসনের ব্যবস্থা আছে। বড়দিনের সময় বোনাস সকলকেই দেওয়া হয়। কোনো কথাঁর বা কর্মচারীর কারধানায় ভণ্ডি হবার ২৫, ৪০ এবং ৫০ বর্ষ পুতির সময় আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ উপলক্ষে সেই কর্মী বা কর্মচারীকে একটি বিশেষ 'বোনাস' দেওয়া হরে থাকে। কর্মী ও কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির ভাব বভার রাথবার ভত কারখানার খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। কারধানার অর্কেষ্ট্রা এবং গানের দলেরও সুনাম আছে। বিশাল লাইত্রেরী রয়েছে, তাতে সব রকম বই আছে। প্রায়ই বিভাপীর এবং মাবে মাবে কারধানার সকলের সমবেত প্রীতিসন্মিলনের আরোভন করা হর। এই সমন্ত ব্যবস্থার দক্ষণ ছোটবড় সকলেই সেধানে অবাধে মেলামেশা করতে

পারে এবং কারধানাকে একটি বৃহৎ পরিবারের মত দরদের দৃষ্টিতে দেখতে শেবে। Krapt durch freude—
অর্থাৎ—'আনন্দের সঙ্গে শক্তির বিনিরোগ'—কার্দ্ধান চরিত্রের
একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

ভার্মান রাসায়নিক শিল্পের এরপ উন্নতির ছটি মুখ্য কারণ :—
প্রথম, ভার্মান বিশ্ববিভালয়গুলিতে প্রতিভাশালী গবেষকগণের
অফুরস্ত মৌলিক গবেষণা। বিতীয়, ভার্মান রাসায়নিক শিল্পপ্রতিঠাতাদের মৌলিক গবেষণার প্রতি আন্তরিক অফ্রাগ
এবং তাঁদের দুরদৃষ্টিসম্পন্ন, উদার,অপক্ষপাত পরিচালনা-কৌশল।

কার্শান রাসারনিক শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা আমাদের দেশ কেন যে ঐ শিল্পে এত পিছিরে আছে তার হেতুট সহক্ষেই ধরতে পারব। আমরা সংক্ষেপে আমাদের ফুট-বিচ্যুতির কথা এখানে উল্লেখ করছি।

ভারতবর্ষে রসায়নশান্ত্রের মৌলিক গবেষণা এবং রাসায়নিক निब-প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক যে আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র রায় তা আর কাউকে নৃতন করে বলার দরকার করে না। কিন্তু আৰু জার্মানীর রাসায়নিক শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে এ कथा अ मत्न चारम या, चार्राश अकू ब्राटक्कत मछ विज्ञा है ব্যক্তিত্ব ও মনীধার অধিকারী রাসায়নিক যদি ঐ সময়ে এডিনবরায় ক্রামত্রাউনের মত সাধারণ একজন অধ্যাপকের কাছে না গিয়ে জার্মানীতে বেয়ার, এমিল ফিশার বা হুফুম্যানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পেতেন তবে আৰু আমাদের গোটা দেশেরই চেহারা বদলে যেত। আৰু বেঙ্গল কেমিক্যালের চেয়ে হয়ত বছগুণে বড়, বিরাট রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান আমরা এদেশে দেখতে পেতাম--অত্যাবশ্রক ঔষৰপত্র, রঞ্জন-পদার্থ,বিস্ফোরক প্রভৃতির জ্ঞ তা হলে আজু আমাদের বিদেশীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হ'ত না। ইংরেশ জাতির বছ অমুকরণীয় ত্তণ থাকা সত্ত্বেও আন্মন্তরিতা তাদের মধ্যে বড়*ংবে*শী প্রবল। জার্মান চরিত্রের দৃঢ়তা এবং tho oughness প্রশংসনীয় এবং অক্যান্ত জাতির মধ্যে বিরল। আচার্য্য রায় যে সময় বিলাতে কেমিষ্ট পড়তে যান, সে সময় বিলাতের মেৰাবী এবং উচ্চাভিলাষী, রসায়নের প্রায় প্রত্যেক ছাত্র স্বান্ধানীতে ঐ বিষয় শিকা করতে যেতেন।

বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ যদি মেধাবী ছাত্রদের মার্কিন মূলুকে বা বিলাতে না পাঠিরে কার্দ্ধানীতে বা কার্দ্ধান রাসায়নিক দিক্পালদের পদান্ধ অন্থসরণে আরু যেথানে রসায়নশাল্রের চর্চা পূর্ণোভ্তমে চলেছে সুইক্ষারল্যাণ্ডের সেই জ্রিখ শহরে নোবেল পুরক্ষারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কারার ও অধ্যাপক ক্ষিকার ল্যাবরেটরিতে পাঠান ভা হলে সেই সব ছাত্রের অর্জিত জ্ঞানে দেশের সভ্যিকারের কল্যাণ হলে।

উপসংহারে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা বাস্থনীয় বলে মনে করি। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও কিকিক্যাল কেমিট্রি যেরূপ বিকাশলাভ করেছে সে তুলনায় বৈব রসায়নশাপ্র বা অরগ্যানিক কেমিট্রি তেমন উন্নত ভারে উঠতে পারে নি। অধচ শেষোক্তটিই আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের প্রাণস্বরূপ। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ অমুসন্ধান করল্পে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হাজার হাজার বংসর ধরে জাতিভেদ-প্রথার বিষে কর্জবিত, আমাদের দেশের তথাক্ষিত উচ্চবর্ণের লোকেরা মন্তিছচালনায় ও মননশক্তিতে যত নিপুণতা প্রদর্শন করছেন, স্বভাবত:ই হাতের কান্দের প্রতি তাঁদের সেই পরিমাণে অপটুতা অপরিক্ট। অরগানিক ্কমিষ্টির বা জৈব রসায়নের উচ্চাঙ্গের গবেষণায় উন্নত শুরের মানসিক শক্তির সঙ্গে হাতের কান্ত সমান তালে চালানোর প্রাক্তন হয়। আমি প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে সব কার্দ্মান রসায়নবিদের জীবনকথা বর্ণনা করেছি সেগুলোতে দেখা যায় अँ रात अधिकाश्मेर हिर्लन कृषक ও कार्तिगरतत (हरल---वाता পুক্ষামুক্তমে হাতের কাবে অভান্ত।

বাধীন ভারতে ভৈব রসায়নের উচ্চতর গবেষণা ও সঙ্গে

সঙ্গে ফলিত রসায়নের এবং রাসায়নিক শিল্পের ভ্রেষ্ঠ বিকাশ পদ্ধতির অগোণে সংস্থারসাধন করতে হবে। এখন শৈশব **८९८क है । इ.स. १८५५ कि वन-१५८न व अरक अरक छोटा व** নানা প্রকার হাতের কা**ল শিকা দে**বারও ব্যবস্থা করতে হবে, তত্তির ব্যাপক স্থান লিকা-ব্যবস্থা দারা কৃষক এবং कार्तिगत्रदानीत अक्कात गृहत्काव आधूनिक आनिविकात्नत আলোতে উদ্থাসিত করে তুলতে হবে। শুবু মন্তিম্বের শক্তির বিকাশের দারা আমরা আইন, গণিত প্রভৃতি বিবিধ শাল্লে ক্লতিত্ব দেখাতে পারি. কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানে সাফল্যের জ্ঞ আমাদের মাধা, হাত ও চোধ সমভাবে চালনা করতে হবে এবং তার জন্ত সর্কাণ্ডো প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার-সাধন। সমাজের সর্বভেরে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত করানো এবং ভাতিধর্মনির্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সর্বপ্রকার স্থযোগ প্রদান করা। প্রত্যেক প্রদেশের নিজ নিজ বিভালরগুলিতে মাতভাষার উন্নতিবিধানের সঙ্গে ইংরেজী ভাষার যথোচিত চর্চা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান প্রভৃতি সমুদ্ধ বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও সমভাবে অপরিভার্যা।

## এই দুক্ত স্কুমোগ হান্ত্ৰাবেন না! বিনামূল্যে সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে

বিনা খরচায় যে কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ!

ষদি আপনি বেকার অবস্থায় ভীবণ কটে পড়ে থাকেন, বদি কর্মপ্রার্থী হ'বে বার বার ব্যর্থমনোরথ হ'বে থাকেন, বদি আপনার আরের সব পন্থা রুদ্ধ হ'বে থাকে, বদি আপনার পরিকল্পনা কিছুতেই বাস্তবে পরিণত না হয়, বদি কাহারও রুপা প্রার্থনা করে বঞ্চিত হ'বে থাকেন, বদি পূলুলাভের আকাক্র্যা থাকে, বদি মামলায় অভিত হ'বে থাকেন এবং সম্পূর্ণ নির্দোর্ব্যা মুক্ত হ'তে চান, বদি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য উদিয় থাকেন, বদি কোন ত্বারোগ্য ব্যাধিপ্রস্ত হরে থাকেন, বদি আপনার কোন প্রিয়জন নিক্ষিত্ত হ'বে থাকে, বদি কোন তৃত্ত অপদেবতা কর্ত্তক আক্রান্ত হ'বে থাকেন, বদি বা ধণজালে আপাদমন্তক আবদ্ধ হ'বে থাকেন, তবে অবিলয়ে পূর্ণ নাম ও ঠিকানা সহ কোন একটি "ফুলের্ব্র" নাম লিথে পাঠাবেন। কোনরপ পারিশ্রমিক নেওয়া হবে না, ভাকব্যয়াদির জন্য নে/• ছয় আনার ভাকটিকিট মাত্র পাঠাতে হবে। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত বে, ভগবদছগ্রহে আপনার সব মনোবাস্থা পরিপূর্ণ হবে। উত্তবের সঙ্গে আপনার বার মাসের ভাগ্যক্ষণ্ড লিখে পাঠানো হবে, ভাহাতে আগামী এক বংসর কাল আপনি সাবধানে চলবার সাহায়্য পাবেন।

## <u> এমহাশক্তি আশ্রম</u>

পো: वन्न नः ১৯৯, मिली।

### SRI MAHASHAKTI ASHRAM

P. O. Box No. 199, DELHI.



## আলাচনা



### "প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা"

ডক্টর জীণীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

'প্রবাদী'তে প্রকাশিত আমার "প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপুরা" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রীআন্তর্তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশরের আলোচনা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত শ্রীতিলাভ করিয়াছি। ঐতিহাসিক বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, সত্যনির্ণয়ের পথ তত্তই সহক হইয়া আসে। এই আলোচনার কম্ম আমি শ্রীয়্ত ভট্টাচার্যা এবং প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়কে আমার ক্তভ্ততা জানাইতেছি। কিন্তু ছঃধের বিষয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বক্তবা-সমুহ বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া আমি উহার কোনটিকেই সমীচীন বলিয়া বীকার করিতে পারিতেছি না।

"পূর্ব্বে পূর্ব্ব এবং উত্তর-বাংলাতেও ধর্ম্মঠাকুর পূকার প্রচলন ছিল", ভট্টাচার্যা মহাশয় এই সিন্ধান্তর বিরোধী। অবস্থ ইহা আমার সিন্ধান্ত নহে। অপরের সিন্ধান্ত সমীচীন বোধ হওয়াতে আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। 'রপরামের ধর্মমঙ্গল'- সম্পাদক্ষরের ভায় আমি বিশাস করি যে, পূর্ব্ব ও উত্তর-বাংলার পাটঠাকুর পূকার সহিত পশ্চিম বাংলার ধর্ম্মঠাকুর পূকার খনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ধর্ম্মঠাকুর যেমন স্থানবিশেষে বিষ্ণু বা শিব, পাটঠাকুর তেমনই একাধারে শিব ও বিষ্ণু। ফরিলপুর অঞ্চলের গোধাক্ষতি পাটঠাকুরের অঙ্গে উভয় দেবতার চিচ্চই দেখা যায়। ঐ অঞ্চলের মংসংগৃহীত পাটঠাকুরের পূক্ষাবিধ্যক একধানি পূথিতে 'পাট' স্ষ্টী সম্পর্কে বলা হুইয়াছে—

বিশ্বকর্মা দিলেন পাট নির্মাণ করিয়া।

শেষচক্রগদাপদ্ধ চারি মৃত্যা দিয়া।।
গাড়িলেন ত্রিশূল গোটা কাঁটা তিন সারি।

পাট বাণ শুক করিলেন প্রস্থু ভোলা মহেশ্বর।। ইত্যাদি।

উক্ত সম্পাদকদবের যে বাকাটি ভট্টাচার্যা মহাশম উদ্ধৃত করিরাছেন, তংসদে 'তাঁহারা আরও বলিরাছেন, "বগুড়ার দােনীর ভবনে বর্দ্ধচাক্রের গাদি এবনও বর্ত্তমান।" ইহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থ কি, সম্পেহ নাই। জীর্ভ সুক্ষার সেন-হৃত 'বালালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম বঙ, দিতীর সংশ্রণ, ৪৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বর্ণ্ডাক্রের পৃশা এখন রাচ্দেশে ও তংসীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে সীমাবদ। কিন্তু এক কালে ইহা সম্প্র বালালা দেশে প্রচলিত ছিল।" যতচুক্ প্রমাণ পাওয়া গিরাছে, তাহাতে আমি এই বারণা সভ্য

বলিরাট মনে করি। বাংলার বাহিরে**ও ধর্মপুৰ**ার স্বস্থিত্ব প্রমাণিত হইরাছে।

ভটাচার্য্য মহাশারের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বর্ণ্যচাকুরের সহিত কূর্ণ্যমূতির কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। অপরাপর লেবকের বর্ণপুজা সম্বন্ধীয় রচনাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার এই প্রকার উক্তিকে আমার নিতান্তই অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতেছে। পুর্কোলিখিত 'রূপরামের ধর্ণমঙ্গলে'র ভূমিকায় (পৃঠা ॥১০) সম্পাদক্ষর বলিয়াছেন, "কূর্ণ্য ধর্ণাঠাকুরের আসন এবং প্রতীক্। কূর্ণ্যমূতির পিঠে প্রায়ই ধর্ণের পাছকা অববা পদ্চিক্ত আকা পাকে।" অতংপর তাঁহারা 'ধর্ণপুজাবিধান' এবং একথানি সংগৃহীত পুধি হইতে নিয়োদ্ধত প্রোক্ষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"উলুকবাহনং ধর্মং দেবং তেকোময়াত্মকম্। ইদানীং কৃর্মপৃঠে তু দিবারূপ নমস্ত তে॥" "হাত পাতিয়ে ধর্ম সন্ধিলেন স্ষ্টি পাছকা স্থাপিব লএ কৃর্মের পিটি॥"

পরে তাঁহার। বৈদিক স্থা-দেবতার সহিত ধর্মাঠাকুরের সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "কুর্ম স্থা-দেবতার প্রতীক। তাই কুর্ম ধর্মাঠাকুরের প্রতীক এবং পাদপীঠা (পৃঠা ॥ ১০-৮০)। প্রেনাদ্লিখিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাদ', ৪৯০ পৃঠাতেও অন্থরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। B. C. L.w Vulume, part I-এ প্রকাশিত শ্রীয়ৃত সুক্মার সেন-কৃত একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে,

"The emblem of Dharma—rather his padapitha or foot-stool on which was placed or engraved the paduka (boots or sandals) of Dharma—is a tortoise. In most cases it is a natural bit of stone shaped like a tortoise, in other cases it is a chiselled stone image of the same. In very rare cases the image is made of brass. A miniature temple or chariot is also known to be worshipped as emblem of Dharma."

এই সম্পর্কে 'কার্নাল্ অব্ দি রয়াল এশিয়াটক সোসাইটা অব্ বেঙ্গল', ১৯৪২, ৯৯-১৩৫ পৃঠার প্রকাশিত জীমুত কিতীশ-প্রসাদ চটোপাধারের "Dharma Worship" শীর্বক মূলাবান প্রবন্ধের সাক্ষ্যও উল্লেখযোগা। কারণ চটোপাধার মহাশার পশ্চিম বাংলার নানা অকলে ধর্মপূক্ষার অক্ষ্ঠান এবং মৃতিসমূহ কয়ং পর্বাবেক্ষণ করিয়া ও ছলবিশেষে প্রামাণিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধটি লিপিবক করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"The images of this (i.e., Dharma deity known as Yatrasiddhiray worshipped in the village Maynapur in

Bankura District) and several other Dharmas are said to be of stone and shaped like a tortoise, about 4 in. to 6 in. long." "According to Sri Jogesh Chandra Ray, the images are mostly tortoiselike in shape, and all have tortoise back." "Most of the images of Dharma which the writer of this paper observed in the districts of Birbhum, Vidnapur and 24-Parganas were shaped like tortoise. In one case, it had a tortoise back only. But the size, though generally as noted above, varied."

জীমুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় মহাশরের মত উদ্ধৃত করিতে গিয়া চটোপাধ্যায় মহাশর বলীয় সাহিত্য পরিষং-পত্রিকার ১৬শ ভাগে প্রকাশিত রায়-মহাশরের শৃঞ্পুরাণ-বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ছংখের বিষয়, য়পূরবর্তী উতকা–মঙে বিসয়া রায়-মহাশরের প্রবন্ধাবলী আমি পাঠ করিবার প্রযোগ পাই নাই। কিন্তু ধর্মপুলা সম্পর্কে যতগুলি গবেষণা-ম্লক রচনা আমার পক্ষে এগানে পাঠ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বাংলাদেশে ধর্মান্তর প্রধানতঃ কৃর্মুন্তির সাহাযো পুলিত হন। এই প্রসদে আমি বাহাদের মতামত উদ্ধৃত করিলাম, আশা করি, তাহারা ধর্মান্তরের ক্রম্মৃতি সম্বন্ধে ভটাচার্যা মহাশরের সন্দেহ নিরসন করিতে পারিবেন।

ভট্টাচার্যা মহাশব্দের ততীয় কথা এই যে, নলিনীকান্ত **এটুশালী মহাশয় যে আলোচ্য লিপিছয়কে অভিচার-মন্ত্র বলিয়া** অমুমান করিয়াছিলেন তাহাই সমীচীন। আবার দ্বিতীয় লিপিতে উল্লিখিত ধর্মা কথাটকে তিনি বৌদ্ধ তিরতের অন্তর্গত ধর্মরপে গ্রহণ করিতে চান। কিন্তু ইহা যে ভটুশালী মহা-শয়ের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা ডিনি লক্ষ্য করেন নাই। একণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মন্তব্যের উত্তর দিতে গিয়া ঐ পাঠ ও ব্যাখ্যা সহত্তে ছই-একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। প্রথম ও দিতীয় লিপিতে যাহার পাঠ "ক্সন্তি-নিশ্রেয়সায়ান্ত किरना कनानार" ( अवर्षार "किन वा वृक्ष कनगटनत मक्रम এवर মোক্ষের কারণ হউন") অত্যন্ত স্পষ্ট, উহাকে ভট্টশালী মহাশয় প্রভিরাছিলেন, "বন্ডি। শ্রেরসার (নিশ্রেরসার)। স্থানিনা ৰনানাং।।" 'সুভিনো ভনানাং' অংশের ভটুশালীকত ব্যাখ্যা 'স্বৌৰগণের'। তাঁহার মতে, লিপিছরে স্বৌৰগণের মঞ্ল-कामना कता इरेंग्नार अवर अवानकः अरेक्डरे किनि निर्ण-षप्रत्क वोष्रगत्नत मक्नार्थ श्रमुक चार्किनातिक मह चित করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাক্তুত কোন ব্যাকরণ অমুসারেই 'মুক্তিনো ক্র্মানাং'-এর অর্থ 'স্বোহ্নগণের' ভইতে পারে মা, তাহা বলা বাহল্য। স্থতরাং অভিচারমন্ত্র বিষয়ক मज्वामक निजासरे कान्ननिक, जाहार् अत्मर मारे। विरामकः হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রবুক্ত সাম্প্রদারিক মনোভাবসম্পন্ন বৌদ-গণের অভিচার-মন্ত্রে ভগবান বাসুদেবকে নমন্তার করা হইবে কেন ? বাছাতে প্রথমে 'ভগবান বাসুদেব'-কে নমস্কার করিয়া পরে 'বৃদ্ধ'-কে নমস্বার করা হইরাছে, তাহাকে হিন্দু-বিৰেষী গোঁড়া বৌদ্ধ প্ৰযুক্ত অভিচার-মন্ত্ৰ কোন হিসাবে মনে করা যাইতে পারে ? দ্বিতীয় লিপিতে আমি যাহা পড়িয়াছি "মন্থ্রসর্মকারীতধন্ম।।" অর্থাৎ "মন্থ্রশর্ম-কারিত-ধর্ম্মঃ", তাহার ভট্নালীকত পাঠ "মনরসর্গ্র-কারা-বর-শ্ব।।" তাঁহার মতে. ইহাতে মনরশ্রা বা মনোরধশ্রা নামক একজন বৌদ-विषयी बाक्षालय काता वा वर्षत कामना कता इहेसारह। কোন ব্যাকরণ অভুসারে ঐ পাঠের এই ব্যাখ্যা হটতে भारत ? 'काता' এবং 'वर' ना इस वृतिनाम : किन्ह 'म' अर्थ . কি ? খ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য এম্বলে 'বন্দ্র' কে বৌদ্দ ত্রিরড়ের অন্তর্গত ধর্মারপে গ্রহণ করিতে চান। তাহাতে ভট্টশালী-কল্লিত 'কারা-বধ'-এর 'ধ' কাটিয়া গিয়া অধ হীন 'কারাব' মাত্র অবশিষ্ঠ থাকে এবং কিছুমাত্র অর্থ সঙ্গতি হয় না। প্রকৃতপক্ষে, পাঠ ও ব্যাখ্যার দিক হইতে দেখিলে, 'মুক্লিনে-क्नानार' এবং 'कादा-वर-य' উভয় हे भ्रमान हा छकत । हेहा द উপর নির্ভর করিয়া আলোচ্য লিপিছয়কে অভিচার-মন্ত্র মনে করা নিতাপ্তই যুক্তিহীন, সন্দেহ নাই। ভট্টশালীকৃত পাঠ অমুসরণ করিলে আর এস্থানে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মরত্বকে কলন। मस्रव इम्र ना। कात्रण 'काता-वस' ना पाकित्म अप्रेमामी মতাশয়ের অভিচার-মন্ত্র বিষয়ক কল্পনার পক্ষে উপস্থিত করিবার আর কিছুই অবশিষ্ঠ থাকে না। অবশ্ব আমার পাঠ গ্রহণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে. কোন ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্মরত্বের মৃতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্দশাল্লে ধর্মমৃতির সহিত কচ্ছপের খোলের কোনই সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষত তাহা হইলে আর অভিচার-মন্ত্রের কথাই উঠিতে পারে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশ্যের চতুর্থ কথা এই যে, ধর্মঠাকুর রূপে পুক্তিত শিলা স্বাভাবিক শিলাবও মাত্র; উহা কখনও কোন নির্দিষ্ট আকারে নির্দ্ধাণ করা হয় না। এ সম্বন্ধে আমার বস্তুব্য ভাহার দিতীয় মন্তব্যের উত্তরেই স্পষ্টাকৃত হইয়াছে। যিনি লিখিয়াছেন,

"In most cases it is a natural hit of stone shaped like a tortoise, in other cases it is a chiselled stone image of the same." "In very rare cases, the image is made of brass,"

তাঁহার কাছে খোঁল নিলেই সুনিশ্বিত কুৰ্মাকার ধর্মশিলা এবং ধর্মঠাকুরের পিডলনিশ্বিত কুৰ্ম্বৰ্তির সন্ধান মিলিবে।
ইহার ক্ষণ্ঠ অধিক দূরেও যাইতে হইবে না; কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনৈক অধ্যাপকের পত্র হইতে জানিয়াছি যে, কলিকাতা অকলেও এইরূপ বৃত্তি পৃত্তিত হইয়া থাকে। যদি কেছ দয়া করিয়া ধর্মঠাকুরের কোন স্থনিশ্বিত কুর্মবৃত্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত করেন, তবে আমরা অত্যন্ত উপকৃত বোধ করিব।

### "ন্যাশনাল লাইত্তেরী" বি. এস. কেশবন, ভাশনাল লাইত্রেরীর লাইত্রেরিরান

গত সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' ভাশনাল লাইবেরী সথকে আপনার যুক্তিপূর্ণ মন্তবা পাঠ করিলায়। যে কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সপ্তকে এইরূপ গঠনবৃত্তক সমালোচনার যথেষ্ট প্ররোজনীয়তা আছে। এতে জনসাধারণকে সচেতন করে ঐ প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের খাযা অধিকার সপ্তকে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সতর্ক করে তাদের কর্ত্তবার প্রতি। কিন্তু গঠনবৃত্তক সমালোচনার একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে—দেটি হচ্ছে সত্তোর সব দিক প্রকাশ করা। কোন্ কোন্ সমস্তা বা পরিস্থিতির জ্ঞ জনসাধারণের অধিকার ক্রন্ত তেকে এই অবস্থা স্থায়ী কি অপ্তায়ী তাও জনসাধারণকে জানানো দরকার। আপনার মন্তবো পাঠকদের অস্কৃবিধা সপ্তক্তে যে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি সন্তক্তে আমাদের নিম্নলিণিত বক্তবাটুকু প্রকাশিত করলে বিশেষ বাধিত হব।

বর্তমানে শ্রাশনাল লাইত্রেরীতে পাঠকদের বই পেতে জত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়—এ বিষয়ে আমরা অবহিত আছি। আমরা এ ক্সন্ত বিশেষ হুঃখিত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অসুবিধা অপরিহার্যা। বইগুলি এস্প্লানেড থেকে সরানো হয়েছে সতা, কিন্তু বেলভেডিয়ারে নৃত্ন ধরপের রাাক্ (পুন্তকাধার) তৈরী করার কাক্ক এখনও শেষ হয় নি বলে বইগুলি ইতন্ততঃ বিক্লিপ্ত অবস্থায় আছে। নৃতন রাাক্ তৈরী করা এবং বেলভেডিয়ার ভবনটিকে লাইত্রেরীর উপযোগী করে তোলা একটু সময়-সাপেক। বর্তমান অর্থ সঙ্কটের সক্লে সামঞ্জন্ত রক্ষা করে লাইত্রেরীটিকে যথাসন্তব উন্নততর করবার ক্ষন্ত যথাসাধা চেষ্টা করা হচ্ছে। পাঠা ও পাঠকের গভীরতর সংযোগ স্থাপনের চেষ্টার ক্রুটি করা হচ্ছে না।

যথনই কোন লাইত্রেরীকে স্থানান্তরিত ও নৃতন জারগার পুনর্গঠিত করা হয় তথন সাধারণতঃ কিছু দিনের জন্ত লাইত্রেরীট বন্ধ রাখা হয়, কিন্তু আমরা পাঠকদের লাইত্রেরী ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ না রেখে তাঁদের চাহিদা আংশিকভাবে মিটানোর নীতি মুক্তিযুক্ত মনে করেছি এবং সেই অন্থসারে আমাদের কাল করে যাছি। পুনর্গঠনের কাল শেষ না হওরা পর্যন্ত পাঠকদের এই অন্থবিধা ভোগ করা অনিবার্য। তবে যাতে এই অন্থবিধা শীমই দুরীভূত হয় সে বিষরে আমরা বত্ববান হব।

বেলভেডিয়ারে লাইত্রেরীর প্রকান্ত উদ্বোধন এখনও হয় নি, বইগুলি উষ্ক্ত অবস্থায় আছে, পুনর্গঠনের কান্দের দত্ত কোনও কিছুরই শৃথলা-বিধান করা সম্ভবপর হয় নি। বইগুলির নিরাপন্তার স্বস্থ এবং সাধারণ বিশৃথল অবস্থার স্বস্থ এখনও পাঠকের অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা করা যায় নি, তাই গেটে পুলিস-পাহারার ব্যবস্থা বলবং আছে। তবে যদি কোনও পাঠক বেলভিডিয়ারে বই পড়তে চান্, তিনি পত্র লিখলেই ভাকে পত্রযোগে প্রবেশাধিকারের কার্ড পাঠানো হয়।

লাইবেরীর প্রকাশ্র উদ্বোধন হওরার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে যাতারাতের ব্যবস্থার উন্নতি হর সে বিষরে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত আলোচনা করছি এবং আশা করি যাতারাত যথেষ্ট পরিমাণে সহজ্ব হবে।

লেভিং সেকশনের সংখা বাছানো সহকে নিউটয়র্ক লাইত্রেরীর তুলনা আমাদের লাইত্রেরী সম্বন্ধে প্রযোজা নয়। কারণ আমাদের লাইত্রেরী সিটি লাইত্রেরী বা মিউনিসিপ্যাল লাইত্রেরী ধরণের নয়, এই লাইত্রেরী বিটিশ মিউজিয়ম বা লাইত্রেরী অব্ কংগ্রেস পর্যায়ের—অবশ্ব আকারে তাদের তুলনায় অনেক ছোট। তাই লেভিং সেকশনের সংখা। বাছানোর প্রশ্ন উঠতে পারে না। জনসাধারণের ঐ প্রয়োজন মেটাবার ভার সেক্টাল মিউনিসিপ্যাল লাইত্রেরীর, কিঃ ছুইখের বিষয় কলিকাতায় সে ধরণের লাইত্রেরীর অভিত্ব নেই : এই বিষয়ে জনমত গঠন করায় দায়িত্ব আপনাদের মত হুযোগা সংবাদপত্রসেবীদের সাগ্রহে গ্রহণ করা উচিত।

দিলীতে লাইত্রেমী স্থানান্তরিত হওয়ার আশকা সম্পূণ্ ভিত্তিহীন। ঐরপ কোনও পরিকল্পনা থাকলে পুনর্গঠনের কাব্দে হাত দেওয়া হ'ত না এবং স্থার আশুতোষ মুখোপাধাায়ের সংগৃহীত পুন্তকগুলি সাদরে গৃহীত হ'ত না। লাইত্রেমীর নব উদ্বোধনের পরেই আপনারা নিক্ষেরাই আমাদের এই আধাসের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আশা করি, জনসাধারণ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করবেন।

### প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য

লাইত্রেরীতে বই পাইতে অন্থবিশ হইতেছে ইহা লাইত্রেরীয়ান মহাশয় বীকার করিয়াছেন এবং কারণবর্মণ
বলিয়াছেন বে, বেলভেডিয়ারে র্যাক তৈরি এবং বাড়িটিকে
লাইত্রেরীর উপস্কু করিবার কাজ এখনও বাকী আছে
বলিয়া এই অন্থবিশা ঘটতেছে। আমরা এই মুক্তির
ভাংপর্যা ব্রিলাম না। বাড়ীর কাজ এবং র্যাক তৈরিই
বর্ধন অসম্পূর্ণ, তথন এত তাড়াছ্ডা করিয়া বই সরাইবার
কি প্ররোজন ছিল? প্রার ছই শতাকীর প্রানে।
ঐ বাড়ির নেবে ও দেওয়াল ঠিক করিয়া না লইলে উই
বিরবার কথা; র্যাক তৈয়ারি হর নাই একথা লাইত্রেরীয়ান

নিক্ষেই বলিতেছেন। ইতিমধ্যেই কিছু বই উইরে নষ্ট করিরছে কি না লাইবেরীয়ান মহাশর জানাইবেন কি ? "বর্তমান অর্থ সঙ্কটের সঙ্গে সামগ্রন্থ রক্ষা করে লাইবেরীটাকে যথাসপ্তব উন্নততর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে"—লাইবেরিয়ান মহাশরের এই কথার পরিচয় পাইতেছি ছইটি কাজে—জনাবশুকভাবে চাকাওয়ালা র্যাক তৈরি করিতে লক্ষাধিক টাকা বেশী খরচ হইরাছে এবং বই কেনার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চাকাওয়ালা "উন্নত ধরণের" র্যাক কাজের বেলায় উপযোগী হইবে কি না অনেক টাকা ধরচ করিবার পর এখন সে বিষয়ে আশকা জাগিতেছে।

লাইত্রেরী স্থানান্তর এই প্রথম হয় নাই। শেষবার 'জবাকুপ্ন হাউস' হইতে উহা এস্প্লানেডের বাড়ীতে যথন আসে
তখন ১৫ দিন লাইত্রেরী বন্ধ ছিল এবং ঐ সময়ের
মধ্যে স্থানান্তরীকরণ সম্পূর্ণ হয়। বর্ত্তমান প্রানান্তরীকরণ
সেপ্টেম্বরে আরম্ভ হইয়াছে, তিন মাসের মধ্যে কোন শৃঞ্জা
স্থাপন সম্ভব হয় নাই। এখন লাইত্রেরিয়ান মহাশয় বলিতেছেন,
বাড়ী এবং রাাক ঠিক না করিয়াই বইগুলি পাঠাইয়া দেওয়া
হাইয়াছে এবং "বইগুলি উথ্নুক্ত অবস্থায় আছে।"

লাইব্রেরীর প্রকাশ্র উদ্বোধনের পর পুলিস পাহার। থাকিবে না, ইহা শুভ সংবাদ।

লাইত্রেরীতে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতির চেপ্টা করিতে-ছেন বলিয়া লাইত্রেরিয়ান মহাশয় আমাদের আশ্বন্ত করিয়াছেন কিন্তু এটা আমাদের বক্তবা ছিল না। গবর্ণমেণ্ট তবি বাস রুটি প্রবর্তন করিয়া বেলভেডিয়ারে যাতায়াতের স্থবিশা অনেকদিন আগেই করিয়া দিয়াছেন: আমরা বলিয়া-ছিলাম যে, বেলভেডিয়ার হইতে এসপ্ল্যানেডের রিডিং রুমে বই আনিবার জন্ম লাইত্রেরীর নিজ্ক্ষ ভ্যান পাকা উচিত। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যো দিনে অনেকবার বই আনা যাইবে।

লাইবেরীর 'লেণ্ডিং সেকখন' বাড়ানোর প্রতিবাদ করিয়া লাইবেরীর বলিতেছেন, উহা মিউনিসিপাল লাইবেরীর কাল, খাশনাল লাইবেরী বিটশ মিউন্ধিরাম বা আমেরিকান লাইবেরী অব কংগ্রেসের সহিত তুলনীর, যদিও আকারে অনেক ছোট। এই যুক্তিও আমরা মানিতে পারিতেছি না। লাইবেরীর নির্মান্থসারে ভারতবর্ষের বে-কোন ছানের লোক টাকা ক্ষমা পাঠাইরা ডাকেও বই লইতে পারে। স্থতরাং যে শহরে লাইবেরী অবস্থিত সেধানে 'লেণ্ডিং সেকখনের' সংখ্যার্দ্ধি ভাশনাল লাইবেরীর কাল নর, ইহা আমরা মানিতে পারি না। বিটিশ মিউন্ধিরাম বা লাইবেরী অব কংগ্রেসের সহিত শুবু সংখ্যা নহে, নীতির দিক দিয়াও আমাদের ভাশনাল লাইবেরীর প্রকাশ হর না। লাইবেরী অব কংগ্রেসের বই

পাণ্ডুলিপি, ম্যাপ, ফটোটাট প্রভৃতি লইরা মোট সংখ্যা ২,৭০,০০,০০০। আমাদের লাইত্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বড় জোর পাঁচ হইতে সাত লক। ইন্পিরিয়াল লাইত্রেরীর উদ্দেশ্ত বর্ণমা করিয়া লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন যে পুথিবীর যে-কোন জংশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন পুত্তক প্রকাশিত হইলে তাহা এখানে রাখা হইবে। প্রধানতঃ ইংরেজদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান-लार्डित উপযুক्ত পুশুকाদि রাখাই এই লাইবেরীর উদ্দেশ্য ছিল। এখানে বিলাতী বছ পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায়, কিঙ্ক গানীকীর হরিকন পত্রিকা কখনও রাখা হয় নাই। বিজ্ঞানের বই, এমন কি অঙ্কশাগ্রের বই কিছু কিছু আছে ; বেশী রাখা হয় না এই কারণে যে, এগুলি টেকনিকাল বই, ইন্পিরিয়াল লাইত্রেরী টেকনিকাল বইয়ের স্থান নয়। সাহিত্যের দিক হইতেও দেখা যায় বহু বিশ্ববিধ্যাত সাহিত্যিকেরও রচনা এধানে নাই, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সব লেখকের বই পর্যান্ত নাই। বাংলা বই ও পত্তিকা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে, অথচ লাইত্রেরী পরিচালনার মূল স্থত্ত এই যে, যে প্রদেশের লাইত্রেরী অবস্থিত থাকিবে সেই প্রদেশের বই পত্রিকা এবং পাঠকদের প্রান্ধনের প্রতি দৃষ্ট রাখিতে হইবে: এই দিকটি একেবারে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বাংলার চেয়ে এখানে উর্ব র দিকে বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে। লাইত্রেরীর রিডিং রুমে মিশরের আরবী পত্রিকাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিছ वाश्ला পত्तिका (प्रथा यात्र ना । हेम्प्रितियान लाहेरदाती नाम বদলাইয়া ভাশনাল লাইবেরী হইয়াছে সতা, কিন্তু জাতীয়তা-বোধ উহার কোন স্তরেই প্রকাশ পায় নাই।

লাইবেরী দিল্লীতে সরাইবার এত চেষ্টা এত বার হইরাছে যে এই আশদা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। লাইবেরী ব্যবহারে অমূবিধা স্কট্ট এবং পাঠক-সংখ্যা হ্রাস হইতে দেখিলে লোকের মনে এই আশদা ভাগিবেই। ইহা দূর করিবার দায়িত্ব লাইবেরী কর্তু পক্ষের।

## যৌগিক ও তান্ত্ৰিক চিকিৎসা

বিশ্বিক্রত বৈদান্তিক যোগী, স্বামী প্রেমানক্ষীর প্রবর্তিত—সারবিক ও মানসিক রোগে, হিষ্টিরিয়া, উলাদ, বাত ইত্যাদিতে বিংশতি বংসরের অস্থশীলন ও সাধনার অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষ ও বিদেশের বহু বিধ্যাত সংবাদ-পত্রের ও ব্যক্তিগত প্রশংসা। বিবরণের জন্ম টিকিট সহ ইংরাজিতে নিধুন।

> প্রক্ষোর — এস্, এম্, বস্থু, বি-এ পোঃ দন্তপূক্র, ২৪ পরগণা।

## (मिथाविन विवृण्कि ও वांक्ण) श्रेष्ठ विकृत्र त्र श्रेष्ठ प्रि

গ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

বিষ্ণুর বিশ্বতির ক্রিয়ংশ উচ্চ করি :---

"বিকুপুরের সার্ছ-ভিদ বোজন পশ্চিমে কানন-মধ্যে ছাজনা নামক রাজনানী। বিকুপুরের এক ক্রোল পশ্চিমে বেজনতীর পার্ব ভাগের রাজনাগর। ভাহার নিকট বন-মধ্যে নাপুছাব্য প্রাচীন শিবলিক। ইহা হইতে ভিদ ক্রোল ভূরে অভগ্রার (আঁল)। ইহার হই ক্রোল উভরে গামিলা প্রাম মধ্যে বাজনী নামে কেবী। ইহার এক বোজন উভরে বালিরাভোটক প্রাম (?)—এখানে বহু কারছ ছাভির বাস। রাজা গোপাল সিংহের নরী রাজীব ভবার বাস করেন। অভক্রামের এক বোজন পশ্চিমে কজ্জা নদীর ভীরে শোহদন প্রাম। ইহার অভ্যান্তর পশ্চিমে বজ্জা নদীর নিকটে কোটালপুর মহাগ্রাম। বান্ধিনীর হই ক্রোল পশ্চিমে ভূতেশ প্রাম। ভূতেশের এক ক্রোল পশ্চিমে বনের নিকট বাললা প্রাম। ত্

দেশা বাইতেছে, "বেশাবলি বির্তি"র পণ্ডিত বিস্পুরের রাজা গোপাল সিংহের সমর বিস্পুরে আলিরাছিলেন। বেলিরাভোডের 'রাজীব' নামক কারছ গোপাল সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ওলাঞাম হইতে উভরে গামিল্যাঞানের ভিতর দিরা বেলিরাভোড় বাইবার কাঁচা রাভা আছে। সভ্বতঃ মন্ত্ৰী মহাশ্য এই পথ দিয়া বেলিয়াভোচ গ্ৰনাগ্যৰ করিছেন। এবং দেশাবলির পভিত ভাঁহার নিকট গুনিরা উপরে উদ্ভূত বিস্তৃতি লিবিয়াহিলেন। গোপাল সিংহের কাল অটাহশ্য শতাকীর প্রথমার্ছ। ভটর রমেশচন্দ্র মন্ত্রহার মধ্যে করেন মূল প্রবৃটি সপ্তদেশ শতাকীর শেষার্ছে লিবিত হইরাহিল। সমরের অবস্ত বিশেষ পার্শকা হইতেছে না।

পভিত মহাশর "গামিদ্যাঞার মধ্যে বাসুলী নামে বেবী"
লিবিরাহেন, কিছ গামিদ্যাঞানের অতি লিছিটে বাহলাছা
আমের প্রাচীন মন্দিরের কথা লিবেন নাই। কুঁকুছা জোডের
কেজনানদী) তীরে লোদনা (লোহদন) প্রামের কথা
লিবিরাহেন, কিছ লোদনা ও বাঁকুছার মধ্যবর্ছী দারকেখরীর
তীরে একতেখর মন্দিরের কথা লিবেন নাই। বানীজোছ
(নদী)-এর তীরে কোটালপুর প্রামের (মহাঝার) কথা
লিবিরাহেন, কিছ কোটালপুর ও ভূতসহর বা ভূতেখর
(ভূতেশ) প্রামের মধ্যবর্ছী সোনাভাপলের দেউলের কথা
লিবেন নাই। ইহা আকর্ষ্য।

\* नाविष्ण-शतिवर-शिका, ११म **जान वहे**वा ।

# ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ

(১৯৩০ সালে স্থাপিত)

হেড অফিস—৮নং নেতাজী স্মভাষ রোড, কলিকাতা

পোষ্ট বন্ধ নং ২২৪৭

क्षान नः वाक ১৯১৬

## সর্বপ্রকার ব্যাক্তিং কার্য্য করা হয়।

### শাখাসমূহ

লেকমার্কেট (কলিকাতা), সাউপ কলিকাতা, বৰ্দ্ধমান, চন্দ্বনগর, মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, ঝাড়স্থগুদা (উড়িয়া), ও রাণাঘাট।

> শ্যানেজিং ডিরেক্টর এইচ, এল, সেনগুপ্ত

নতুন সংশ্বরণ প্রকাশিত **ब्राइ** 



ইউরোপীর সাহিত্যক্ষপতে 'বেডি চ্যাটার্লির লাভার'এর মতো আর কোনো উপস্থান এডবানি চাকলোর সৃষ্টি বোধ হর করেনি। ডি এইচ লরেনের এই উপস্থাসধানি নীতিবাদীদের কড়া শাসন সংস্থা, আছো জীবন্ত হরে আছে, তার কারণ, বন্তব্য সহক্ষে বত সতভেদই থাক, নরেন্সের অসামান্ত প্রতিভার বহিনীপ্ত প্রকাশ এই বইএ কোনো সতেই অধীকার করবার নয়। লয়েন্সের জীবনবের ইউল্লোপের কাছে বডটা ছর্বোধ আমাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে, এই জন্তে যে আমাদের তারিক দুষ্টতঙ্গির সাগে ভার দিল বড় কম বয়। তার নিজৰ জীবনদর্শনে তাত্রিক মতবাদের প্রভাব হ'লট। দীবন সাধনার প্রভীরতন উপ্লক্তিকেই 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম'এ লরেন রক্ত মাংসের রূপ দিরেছেন। প্রচলিত সন্থীর্ণ সংজ্ঞা ছাড়িছে কাম ও কামনা এখানে অপরণ এক রহস্তগভীর পুলামুষ্ঠানের উপকরণ হয়ে উঠেছে। দাম 🐠

<u> অচিন্ত্যকুমারের</u>

সহত্রের জনভার কোখার কে একজন সামাল্য ব্ৰক, আর কোথার কে একটি সাধারণ মেরে। কী এক আশ্চৰ্ব মুম্বৰ্ডে ভাদের সাক্ষাৎ **ঘটে আ**র চকিছে হাজার বছরের অক্ষার ধর আলে। হরে বার। সেই সামান্ত বুৰক সমাট হয়ে ওঠে আর সেই সাধারণ মেরে হরে ওঠে রাজেখরী। কিন্তু কডদিলের সেই यथ ब्राज्या. त्रारे जाकामहात्रव ? जारह मःवर्गकृत पृथियी, দৈনশিৰ প্ৰাণ ধাৰণের ভিক্ততা। সেই সমাট বুৰক তখন এক ভববুরে বেকার আর সেই রাজেশরী মেনে এক শিক্ষরিত্রী। আবার ভারা বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত। কিন্তু বে অদীপে একদিন হাজার यहरत्त्र अवकात का आला स्वाहिन, त्म कि त्मरवात ? बीविकात एएस बीवन कि वह मन ? अर्गान्यत्नत्र চেনে ষড় কি বন্ধ প্ৰেম ? সেই অপরাভূত প্রেমের পরিয়ামর কাহিনীই এই উপস্থাস। হাস ২।

অমুবাদ করেছেন হীরেজনাথ গড়

**শচিন্ত্যকুমারে**র

সাধারণ পরিপ্রমণ দেশ থেকে দেশে, আর এই পরিব্রজ্যা হৃদর থেকে হৃদরে। মাতুরের অন্তরে বে একজন গৃহহীন বৈয়াপী বাস করছে এ ভারই ঘর খোজার কাহিনী। কাছের মান্ত্র হরেও কোথার সে দূরে বসে আছে -- রূপে-রূপে সেই অপরপার অমুসদ্ধান। সংশ্বারমুক্ত জীবনের অভিনব সংসার কামনা। যুরো**ণের সাহি**ত্যে যেমন হুট হামসুনের 'জ্যাপ্তারার্স' বাংলা সাহিত্যে তেমনি এই 'বেদে'। বহু পুথিবী পেরিক্তেও বেমন আকাশ, ভেমনি বছ প্রেম ও বছ প্রাপ্তি পেরিয়েও সেই অনির্বেশ্ব আকাব্যা। বহু বাসনার বিশ্বরমার উপাসনা। দাম अ•

भंচीख मकुमपादतत

স্থান: এলাহাবাদ। কাল: ১৯৪২। পাত্রী: বহুিশিখার মতো এক বাঙালী মেরে। এ-মেরে বি**কানের** ছাত্রী। দেশই ভার দক্ষিত, দেশক্ষোড়া আওনের

মধ্যে নিজের শিখাটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকতা। প্রয়োজনে কালভার্টের নিচে রাভ কাটার, পুরুষের इन्नदिल हाजावीत्म मुकित्त थाक । किन्न हान्नात्र मर्का अवित्राम छाक् अक्ष्मत्रम करत्न धकमिक গোরেন্দা বাহিনীর পুলিন, অপরদিকে লালসামন্ত এক পুরুষ। সেই তৃঞ্চার্ড আলিম্বন থেকে তার ঊর্ধবাস পলারন। শচীন্ত্র মজুমদারের রোমাঞ্চকর রসঘন রচনা। দাম 🔍



১০।২ এনগিন রোড, কনিকাভা ২০

এই ভূ-ভাগকেই কি তিনি "পারিকে" নদী পর্যন্ত মলভূমি ধর্মাজিত" বলিরাছেন ? হয়ত তিনি এই মন্দিরগুলিকে বৌদ মন্দির বলিয়া ভূমিয়াছিলেন।

সোণাভাগলের দেউল ও বাহলীভার সিভেখরীর বন্দির
ছইট বাঁকুভার জৈনবন্দির বলিরা ব্যাত। সোণাভাগলের
দেউলটকে কেহ কেহ আরও প্রাচীন বনে করেন। এই
নন্দিরট একট ছীপের উপর অবছিত। ইহা পূর্বাহারী।
প্রভাতের প্রথম স্বার্থি এই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।
ইহার অভ্যন্তর হইতে বর্ণ-ভগন দৃষ্ট হর। হয়ত ইহাতে বহু
পূর্ব্বে স্ব্যুর্থি প্রভিটিভ ছিল। বাঁকুভার স্বার্থি আবিকৃত
ছইরাছে। বাহুলাভার মন্দিরট বোহমন্দির হইতে পারে।

একতেখনের মন্দিরট অতি প্রাচীন। হরত ইহা কোনও অনুৱ-রাজ নির্দ্ধাণ করাইরাছিলেন। প্রবাদ—ইহাতে রাতা-রাতি ঘর্নের সিঁড়ি তৈরি হইতেছিল! কোকিল ডাকিরা দেওবার সম্পূর্ব হর বাই। ইহা অনুরদের প্রচেটা। কালভাল অনুর অরিবেদী করিরা ঘর্নে উটিবার চেটা করিরাছিলেন। এই মন্দিরের বর্তনান অনুষ্ঠানে শৈব, জৈন, বৌদ্ধ এবং নাধবর্ষের বিশ্রণ বেবা বার।

ইছা ছাড়া সোনাভাপলের দেউলের অভি সন্নিকটে সোনা-দীবির পাকে আর একট ভর বেউলের ভূপ আছে। সোদাভা-भारत शृद्ध, कि पूर्व, श्रामाणाभारत विकेशनवर शांत चाव अक्षे (बद्धेन चाट्य) वेशायत निकृष्टेवर्थी शादन काटना-भाषद्वत्र बाद्वश्चंत्र भिवधन्त्रित्रथ चाटह । रक् দ্বাঞ্চারা মন্দির, কেউল নির্মাণ করিয়া কেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণ লোকে বৃক্ষতলে দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। बक्रकांत्र (म क्यांत्र अरवन-भर्त, त्रक्क विमार्ट व्यवन (प्यशास्त्र हिस्कानक, यक्करादी वृति (बाविक इरेडे फेक প্রভাৱৰত কটকের ভার প্রোবিত রাবিতে পারেন। এই ভূবতে প্ৰাচীম্কালে কোনও বছ বাকা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ बाहे। क्रिक अक्षांत कृषियक्षतीत नक राका अ चकरन কোৰাও লেৱণ গড়ের চিক্ দৃষ্ট হর মা। বাক্ছার ছই মাইল পূর্বে হারকেবরীর তীরে একতেবরের মন্দির এবং সোনাতা-भाजब बन्धियत बनावची शास्त्र वन-विभात भविना ( वर ) ৰেটিভ ছাৰতে লোকে এই গড় নিৰ্বেশ করে। গভ বংসর সরকার কর্মক এই পরিবার কতক অংশের প্রোবার स्रेशांट्य । रेश वर्षमाय चाइमधादयद त्यम पूर्वाधा । चाइम वर्षमात्म वीकृषात क्षेत्राव निष्मित्र कार्यप्रभागे । वर्षमान त्मर्थक এই প্রায়ের বাসিকা। কারহণত্নী অবচ আহার বাসবাজীর भक्तारक (श्रातामा नुकविषे ( श्रामाभवृत )। विकटके रवित्याव भावक पुक्रिके । अक्षांत्म वर्षवात्म करवक यह श्रीवानाह

বাস। এক বর রাজ্যণও আছেন। এাবের মধ্যহলে বহু প্রাচীন বজীতলা বা ধর্মপ্রতলা। এই প্রাবের মধ্য দিরা বাঁকুছা হইতে একেশব বাইবার প্রাচীন রাজা। একেশবের মন্দিরের নিকট 'গাইগরলা' পুক্রিনী। মনে হর ক্ষিমব্জরীর গড়ে প্রাচীনকালে কোনও গোপরাজা হিলেন। রাজা অপুরুক্ হিলেন। হরত তিনি পুরুকারনার সাভ্যবে ধর্মের পূজা দিরা বাকিবেন।

লাপুত শিবলিক এখন রামসাগর থামের মধ্যে শুনিরাছি।
সেখানে গান্ধন হব। রামসাগর হইতে লোনার্থী নাইবার
পথে, বারকেশরীর অপর পারে অবোধ্যা থান, ভাহারও
উভবে পাকান। সোমাভাপলের নিকট তপোবন নামক
হাম। গেখানে রাম-সীতার বিপ্রহ আছে, নহাবীরও
আহেম। রামসাগর, অবোধ্যা, তপোবন-বেষ্ট্রত এই ভূতাগই
হরত লক্ষণপ্রের মন্তবেশ। সে মন্তবেশের রাম্বানী 'চল্লকান্তি', মেধিনীপ্রের নিকট চল্লকোণা হইতে পারে।
মহাভারতে ভীষের বিশিল্প-প্রসাদে ক্ষরেশেশর উল্লেখ আছে।
ক্ষরেশ—বর্তমান দক্ষিকরাচ। বিফুপুরের নিকট গভবেভার
ভীমকর্ত্বক বকাল্পর-বব হইরাহিল। বর্ষভ্রে ভীষের গড়,
কীচক রাজার গড় আহে। বীক্ভার পাঞ্চাল অঞ্চলে হয়ভ্রাভাবিধিবর কোনও শাবা বাস করিবা থাকিবেন।

হতত্তি প্রবেশ মহারাক শশাদের সারাত্ত্ত ছিল। বেদিনীপুরের ইাজন—হতত্তি। বাঁহ্তার ভটার অবিনাশ হাস বনে করিতেন—বেদিনীপুরের চন্দ্রকোণাই শশাদের কিরণ-পুবর্ণ। শশাদের সমরের ধুব কাছাকাছি জয়নাগ নামক জনৈক মরপতি কর্পুবর্ণের অবিপতি ছিলেন। উহার তৃতীর রাজ্যবর্ণের ভারশাসন পাথনা গিলাছে। ইটির বর্ড শতাজীর প্রধার্কে হক্তিশ-পশ্চিম বাংলার বিভূত অঞ্চল গোপচক্র নামক একজন পরাক্রাভ নুপতির সারাজ্যকুত ছিল। গোপচক্র, জয়নাগ কোন্ বংশীর ছিলেন; এই ভূতাপেরই কোনও ছানে ভারার বাস করিতেন কিবা ভাবিবার বিষয়।

বেশাবলিবিত্বভিত্ত পণিত বাঁহুড়াকে 'বাললাঞান' বলিরাছেন। হয়ত উচ্চার কলবে বেভাবে 'কুঁকুড়া'— 'কজলা' হইরাছে, নেইভাবে 'বাঁহুড়া'ও বাললা হইনরাছে। কিলা হয়ত 'বাহুলা' পাঠজবে 'বাললা' হইরাছে। অথবা বাঁহুড়ার পূর্বে বান হয়ত সভ্যই 'বাললা' বিল। বাঁহুড়ার গ্রে বান হয়ত সভ্যই 'বাললা' বিল। বাঁহুড়ার গ্রে বাললা বাললা বিল। বাঁহুড়ার ছবিবছলীর বাণালাভীর ছিলেন কিলা কে আনে। বাঁহুড়ার ছবিবছলীর গছ এই চল্লবর্ষার বংশীর কোনও রাজার গছ নর ত ?

ঐতিহাসিকসংগর দৃষ্টি এই ভূমির বিক্তে আকর্ষণ ক্রিভেছি।





ভারতের পণাতস্ত্র—জ্রীকালীচরণ ঘোষ—বিন্দুবাসিনী বাণী যন্দির, ৬নং রাজা বসন্ত রার রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬। ছিতীর সংবরণ। : ৭৬ পুঠা, মূল্য ২০- মাত্র।

দশ বংসর পর এই পুস্ত কর খিতীর সংশ্বরণ প্রকাশিত হইরাছে।
এই ঘটনার মধ্যে বাঙালী শিল্পতি ও বাঙালী বাবসাথীর অনড় মনের
পরিচর পাওয়া বার। প্রস্ককার বাংলা ভাষার এই প্রস্থমালা লিখিবার
চেষ্টা না করিয়া ইংকেজী ভাষার লিখিলে, মনে হয় অধিকতর সম্মান
পাইতেন: নেতালী নাকি এইরাপ অফুরোধই করিয়াছিলেন।

"ভারতের পণা"—খনিজ, তও্ল ও তৈলবাজ, তক্ত—এই তিনথানি পৃত্তকে প্রশ্বকার আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যে পরিচর দিরাছেল, নানা পৃত্তক ঘাটিরা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের সমূধে উপস্থিত করিয়াছেল, তার জল্প যে পরি শ্রম করিং।ছেল সেক্স বাঙালী জাতি উত্তর-কালে তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বরণ করিবে। আজও আমাদের "কাপণি"-দোব দূর হর নাই বলিরাই এই পৃত্তকত্ররের আদের হইতেছে না।

ইংরেজ শাসনের কলাণে আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক বৃত্তিহীন ছইরা পড়ে, এক শত পঁচিশ বংসরের ইতিহাস এই গ্রন্থাবলীতে
পাওরা বার। বর্ত্তমান পৃত্তকের ৭০ পৃষ্ঠায় যে আমদানী-রপ্তানীর হিদাব
দেওরা কইরাছে তাহাই এই বিবরের প্রকৃত্ত প্রমাণ। ইংরেজ-শিলীর গুণে
ও কৌশলে হাহা দল্পর হর নাই, রাজশক্তির অপবাবহার করিয়া সে
এই অঘটন ঘটাইরাছিল। এই ধ্বংদের উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল ইংরেজের
এবর্যা। আমাদের দেশে ইংরেজের নিজের প্রয়োজনে এই গঠন কাথ্যের
ভিটেকোটা ছড়াইরা পড়িরাছিল। এই গঠন-কাগ্যে আমাদের দেশের
লোকও সহবোগিতা করিয়াছিল, তার প্রমাণ্ড গ্রন্থকার দিরাছেন।

আন্ত দেশের পুনর্গঠনের দায় আমাদের উপর আসিরা পড়িরাছে। এই দার মিটাইতে হইলে বে জ্ঞানের প্ররোজন তাহা বাঙালী সংগঠক প্রস্কানের নানা প্রতকে পাইবেন। এই আশাহই পুরুকাবলী নিধিত হইরাছে এবং আমরাও দেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচর দিতে পারিরা আনন্দিত হইরাছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়-বিজ্ঞান-শিকার্থীর এই পুত্তক অবস্তু-পাঠ্য হওয়া উচিত।

গ্রীমুরেশচন্দ্র দেব

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস ( এখন খণ্ড )—জীহকুমার রার। ওরিরেন্ট বুক কোম্পানী, ৯, ভাষাচরণ দে ব্লীট, কলিকাতা। মুল্য – ৬, পুলা ৮১/২০৪।

মোট প্ৰরটি অধারে লেখক থাবীনতার প্রথম যুদ্ধ ( নিপাহী যুদ্ধ ) হইতে জালিরানওরালাবাগের রক্তাক্ত কাহিনী প্রয়ন্ত লিপিবছ করিরাছেন। নাধারণঃ বেরূপ দৃষ্টিভলি লইবা স্কুলপাঠা ইতিহাস লেখা হর এ পুতক্ত মোটেই সে ধরণের নহে। এতদিন পরে অবগ্র দেশের লোকের প্রফুত ইতিহাস লেখার স্থবোগ স্কুটিরাছে। দেড় শত পাতার এই বিরাট দেশের ১৮৫৭ ইইতে ১৯৭৭ এই ১০ বংসরের ইতিহাস লেখা বিশেষতঃ খাবীনতার ইতিহাস লেখা সহক্ষসাধা নহে। কিন্তু লেখক দক্ষতার সহিত এ কাল্প

করিরাছেন। ওহাণী আন্দোলন, দিপাহী বিদ্রোহের দীর্ঘ কাছিনী, দেশের রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্রমবিকাশ, কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, আয়িবুগ, অপুশীলন-বুগান্তর-আন্ধোরতি সমিতি, রাজনৈতিক ভাকাতি, গুপ্ত সমিতি, ভারতের আধীনতার ইতহাসের বৃদ্ধীলাদের বৃদ্ধ কিছুই বাদ পড়ে নাই। ভারতের আধীনতার ইতিহাসের এক ট্রেখরোগ্য কংশ ইহাতে স্থান পাইরাছে—যাহা এতদিন সহিংস আন্দোলন বলিয়া অবজ্ঞ ত হইমাছিল। সহিংস এবং আহিংস ঘটনাই সমাবেশ হিসাবে উভয়ই ইতিহাসে স্থান পাইবে। কোনটা অধিক মর্যাদার অধিকারী ভবিশ্বংই তাহার বিচার করিতে পারে। বেবাতি বিশ্ববী ডাঃ বাগুগোপাল মুখোপাধাার এই এছের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। বাঙালী পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু জাতবা বিবর জানিতে পারিবেন। এইরূপ প্রশ্ন প্রভাতর বিবর জানিতে

শ্রীঅনাথবদ্ধু দত্ত

ছন্দ হ'বি\—চাৰ্বাক লিখিত। ডবল ক্ৰাউন ১৬ পেঞ্জী ২৭৪ পৃ.। এটে ইষ্টাৰ্ণ লাইবেনী ১বি, কলেন্ধ স্বোনার, কলিকাতা ১২। মুল্য এ।।

উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে অনেক কথা ব্রিটিশ আমলে চাপা ছিল।
বাধীনভালান্ডের পরে সে সব কথা ক্রমশঃ গল্প, উপস্থাস, প্রবন্ধ ও কাব্যে
ধোলাধূলি স্থান পেতে আরম্ভ করেছে। লেখক বহু ঘাটে জল খাওরা
অভিজ্ঞ লোক। রাজরোব ছাড়াও অপরাপর শক্তি ও ব্যক্তির রোবও তাঁর
উপর পড়েছে। বেশ গুছিরে উপস্থাসের স্ক্রে মালা গেঁ:প তিনি সে সব
কথা পাঠকমহলে উপস্থিত করেছেন। নৃতন রকম এবং উপ:ভাগ্য বই।
চার্বাক বণ করে বি ধাওরার সমর্থন করে পেছেন। আমাদের এই
চার্বাক বণ করেছেন মনে হর, তবে বিটা বেশীর ভাগই অপরে ধেরেছে।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

রবীক্স নাট্য প্রবাহ— এএ প্রথনাথ বিশী। এ, মুধাৰ্কি এও কো:। কলিকাতা ১২। মূল্য--৩।।

রবীপ্র সাহিত্যের আলোচনার বে বন্ধ সংখ্যক লেখক অন্তদ্ধ ইর পরিচয় দিয়াছেন, প্রমধ্বার তাঁহাদের একজন। তাঁহার 'রবীক্রকার্য প্রবাহ' ইতিপূর্বের রিচকজনের সমাদর লাভ করিয়ছে। বর্তমান প্রস্থেতিনি রবীক্রনাথের নাটক ও নাটিকাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা ছয়ট অংশে বিভক্ত—গীতিনাটা, কাব্যানাটা, লৃত্যনাটা, ঝতুনাটা, ঝত্নাটা, ঝালা, আলোচনা, 'বিসর্জ্বন', 'মালা ও রাঝি, রালা, ফান্থনী। এই নাটকগুলির পূর্ণাক্র আলোচনা এখালে নাই। লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকখানি নাটকে একটি বিশেব ঝতুর প্রথানিয়াছে। প্রমধ্বারের আলোচনা মূল প্রস্থের উন্ধৃতি এবং আক্রিক্র ব্যাখ্যানে পরিপূর্ণ নহে, তাহাতে চিন্তা, বিচার ও রসপ্রাহিতার পরিচর আছে।

ঞ্জীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সারেও — একচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত। দিগল পাব্রিলাস, পি-৬, মিশন রো একটেনশান, কলিকাতা। দাম ২৮০।

এই পৃত্তকে সমিবিষ্ট গরগুলির মধ্যে আছে এমন কতকগুলি চরিত্র
বাহারা নিতা-দেবা হইরাও অপরিচরের দুবছে বাস করে—বাহাদের আশাআকাজ্ঞা পরিমিত এবং হব-ছু:ধের জগৎ সঞ্চী । সরল, সমাজ-শাসনভীত,
অবহেলিত এমন ক চকগুলি মামুবকে আপন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে নৃত্রন
করিরা লেখক প্রকাশ করিরাছেন। নিমন্তরের জীবনে ময়লা-মাটি-ধূলাকাদা লাগিয়াই থাকে, বাত্তববোধের দারিছে সে সব পরিহার করা ছুরাহ
ইলেও প্রকাশভূসীর সংঘদে রসস্কীর দৃষ্টাস্ত বিরল নহে। একেত্রে
বিবরবন্ত নির্কাচনেও লেখকের দারিছ কম নর। এই সংগ্রহে কোন কোন
গল্পের বিবরবন্ত নির্কাচন সুঠু হর নাই। দৃষ্টাস্তব্যক বশোমতী গঞ্জীর
উল্লেখ করা বার। রিরংসা-উল্পাপনামূলক বর্ণনার গঞ্জীর অস্তুর্নিছিত করণ
রস বীভংগ রদে পরিণত ইইয়ছে। এ ছাড়া প্রায় সবগুলি গঞ্জই ভাল
ইইয়ছে। সারেও গর্মী এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গর। সেহ ব্রিকত একটি
ছল্লছাড়া জীবনের করশ কাহিনী অপূর্ব্ব দরদের সঙ্গে চিক্রিত ইইয়ছে।

গ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য মীমাংসা—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—৭০। শ্রীবিষ্ণুপদ ভটাচার্ব। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বৃদ্ধিন চাটুজো খ্রীট, কলিকাতা।

সংস্কৃত অলস্কার-শাস্ত্রে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎপদ্ধিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভূক্তিবাদ ও অভিবাদিবাদ নামে যে চারিট বিশিষ্ট মত্যাদ প্রচলিত আছে আলোচ্য পৃত্তিকার মুখ্যতঃ তাহাদের বিবরণ দেওরা হইরাছে। প্রমঙ্গতঃ সাহিত্যের লক্ষণ ও সাহিত্যে অলকারের স্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন মতের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হইরাছে। পুত্তিকা-মধ্যে লেখকের অলকার-শাস্ত্রে পাঞ্জিতে:র পরিচর পাঙ্রা যার—রচনাভন্নী ও বাাধান-কৌশলও

প্রশংসনীর। তবে উপজীবা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব ও ভাবার স্বাতাত্তিক প্রভাব সাধারণ পাঠকের নিকট ইহাকে নিতান্ত ছুক্সহ করিরা তুলিয়াছে বলির। মনে হর।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অক্ষরে অক্ষরে—গ্রীনরেক্রনাথ মিত্র। দিগন্ত পাবলিশাস , ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২০০।

উপন্যাস। সারদা প্রেসের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করিরা আরম্ভ, কিন্তু কাহিনীর ক্ষটিলতার প্রপাত হর প্রকৃতপকে উদ্বিলার বৃংগ প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া। নীলকমল ও উদ্বিলা গরীব বাপের ছেলেমেয়ে। স্থিৎকুমার নীলকমলের বন্ধু — কবি এবং বড়লোকের -ছেলে। ইহাকেই উদ্বিলা ভালবাসিল, সংথিকুমারেরও অকুণ্ঠ সাড়া মিলিল অবচ উভরের মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিতেই সে আত্মগোপন করিল। উদ্বিলা প্রভিক্তা করিল, সে বিবাহ করিবে না।

এদিকে নীলকমল উর্দ্মিলার নির্বাচিত মেরে মণিমালাকে বিবাহ করিল এবং ভাই-বোনের মিলিত চেষ্টার সারদা প্রেসের প্রতিষ্ঠা হইলে উর্দ্মিলা একাস্কভাবে প্রেসের কালে আক্মনিরোগ করিল এবং শেব পর্বান্ত প্রেস চলিল উর্দ্মিলার পরিচালনাধীনে। এমনই দিনে হঠাৎ সরিৎ দেখা দিল তার চলার পথে, উর্দ্মিলা তাকে অনাদরে বিদার দিল।

সহসা নীলকমল যক্ষারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। আর এই ফ্যোগে সরিং প্নরার আসিয়া উর্জিলার পাশে দাঁড়াইয়া প্রেসের সমস্ত দারিস্বভার গ্রহণ করিল। সরিতের ফুঠু পরিচালনার এবং মূলধন বিনিরোগে প্রেস কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল। একদিন উর্জিলাকে সরিতের কোলের মধ্যে মুধ গুঁলিয়া বলিতে শেনা গেল, "কি উপার হবে আমার গ" সরিং বছপুর্বেই বিবাহ করিরাছে। এইরপে ঘটনাপ্রবাহ আবার সরিং ও



উর্মিলাকে পরস্থরের নিকট হইতে বিচ্ছির করিরা কেলিল। কাহিনীর পরিসমান্তি হইল উর্মিলার পরিপরে আর তাহা তারই প্রেসের হেড কম্পোনিটার হেমন্তর সহিত।

মোটামৃটি উপস্থাসথানি এই। নরেরবাবু খ্যাতিমান লেখক, কিছ আলোচা উপস্থাসথানি ডেমন লমাইতে পারেন নাই। বিশেব করিয়া উর্ত্তিলার হেমন্তকে বিবাহের প্রস্তাব করার দৃষ্ঠাট অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইল। মণিমালা-চরিত্রটি বড় ভাল লাগিয়াছে।

বিহের খাতা—ভা: নরেশচন্ত্র সেনগুর । সেনগুর টুাই, পি-৯৬ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। দাম ২।•।

উপন্যান। ছেলের বিবাহ দিয়া বাঁহারা একই সঙ্গে আর্কের রাজত্ব এবং রাজকভালাতের অর দেখেন সুলেক খনগোপাল তাঁদেরই একজন। 'বিবের খাতা' ইহারই উর্বর মন্তির্পপ্রত । ইহাতে একের পর এক বছ নেরের কটো, ঠিকুজি কুলঙী, স্থানলাভ করিয়াছে, কিন্তু বছরের পর বছর অতিবাহিত হইরা বার, নির্বাচন-সমস্তাটা উত্তরোত্তর জটিলতর হইরা দেখা বের। ছেলের বরস বাড়িরা চলে, কিন্তু মনের মত কনে' পাওয়া বার না। বর্ধন বিশেষ ভাবে বোঁজ করিতে অগ্রসর হন তথন দেখা বার ইতিমধ্যে বছ মেরেই সংগারে প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। শেষ পথস্ত তাড়াহড়া করিয়া এক প্রবর্ধকের মেরেকে নির্বাচন করিয়া বসিলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ মন্ত্র, মুজেফ-নন্ধন অবিশ্বেম বিবাহ করিল অলকাকে এক অভুত পরিবর্ধের মধ্যে। অলকা তার পরিচিত এবং বাস্থিত। উহাকে সে এক বড়ের মুখে আহাজডুবির সমর নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বাঁচাইয়াছিল। বড়ের দুখাই চমংকার।

শ্ৰীবিভৃতিভ্যণ গুপ্ত

দিনাক্তের আতিন (নাটক)—শ্রীশনিত্বণ লাশশুর। প্রাতি-ছান: শ্রীশুর লাইবেরী, ২০৪ কর্ণজালিস্ ট্রাট্, কলিকাতা। মূল্য— আড়াই টাকা।

বুংলকণ প্রকাশ করা সমসাময়িক নাটকের একটি মস্ত বড় স্থা। দেশবিভাগের কলে পূর্ববিকের 🛮 এক অব্যাত পরীগ্রামের হিন্দু ও মুসলমান বাসিক্ষাদের মনে বে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় জালোচা নাটক তাহারই একটি প্রতিক্ষবি। ভীত, সম্ভন্ত স্থানীয় হিন্দু অধি-বাসীরা সম্মান ও মর্ব্যালাহানির ভরে পিতৃপুরুষের বাস্তভিটা ত্যাগ করে চলে বেতে বান্ত, অপর দিকে অপরিণতবর্গ মুসলমানেরা ক্ষমতা-লাভের উন্নাসে হঠকারী এবং উত্তেজিত, কিন্তু এই ছুই দলের মধ্যেও আছেন বিষ্ণু রায়ের মত জমিদার। শেষ পর্যান্ত প্রামের মাটির টান ছাড়তে না পেরে তিনি গ্রামেই ফিরে এলেন। তা ছাড়া আছে করিম সদারের মত মুসলমান চাষী--দেশবিভাগের পরেও বার বিবেক ও ওভবুদ্ধি খণ্ডিত হরে যার নি। যে বিষয়বস্তুকে উগ্র মালমশলা মিশিয়ে মেলোড়ামা করা বেত লেখক আশ্চর্য্য সংখ্যে সর্ব্বেই ভার রাশ টেনে রেখেছেন। নাটক-রচনায় সংখ্য কম কথা নর। চরিত্র-চিত্রণের গুণে এবং পূর্ববঙ্গীর কথ্য ভাষার সংযোগে বিঞ্ রায়, আইজন্দি, পটল ডাক্তার, মেহের, করিম সর্দার, অতসী, ক্ষেমকরী আমাদের সামনে সজীব হয়ে উঠে। প্রচলিত বাংলা নাটকের রুচি-পরিবর্ত্তনের দিক খেকেও 'দিনাস্তের আঙন' উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের প্রামাণীতিকা নাটকের একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হবে ৷

অশৈক (নাটক)— শ্রীমন্মধ রার, গুরুদাস চটোপাধ্যার এও সঙ্গ। ২০৩/১০ কর্ণওরালিস ষ্ট্রাট, কলিকাতা।



শীসকাৰ বার বচিত বে করধানি নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট ত্বান অধিকার করে আছে, "অশোক" তাহাদের অঞ্চতম। মাট্যাচার্য্য নিরিশচন্দ্র থেকে মুক্ত করে বিজেজ্ঞলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং অপরেশচন্দ্র পৰ্যান্ত বিভিন্ন ভর-বৈচিত্র্য সন্ত্বেও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকরচনার মধ্যে একটি ঐক্যমুদ্ধ দেখতে পাওয়া বায়—মন্মধ রায়ে এসেই ভার উলেধ্যোগ্য ব্যতিক্রম দেখা দিল। বাস্তব ভ্রনতের ঘটনাকে মঞ্চ প্রাথাক্ত না দিয়ে—ভার ক্রিয়া-প্রভিক্রিয়ার কলে মাসুবের অস্তুলে কে বে বিরাট আলে।ড়ন স্ট হর-মনোজগতের সেই তরঙ্গ-বিকুক্ক সম্জকেই মন্মধ রার তার নাটকে ধরে রাধবার চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বিবরবন্ধ অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকগুলির আবেদন লাধুনিক মনের কাছে আজও অজুর এবং অব্যাহত আছে। আর একটি জিনিব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়—সন্মধ রায়ের ভাষা। অশোক নাটকে ভার চরম শৃর্ত্তি লক্ষণীয়। গুরুগন্তীর শব্দযুক্ত ওঞ্জবিনী ভাষা नम, अनदादित छादि अवन्छ आवृद्धिश्यों भीच मानाभ नम —हार्ड हार्ड. সহল অপচ ফুরমর কথার সাহায়ে চরিত্রচিত্রণের এই পছতি, মন্মধ রারের সম্পূর্ণ নিজম। রণগিপাসু চঙাশোক কেমন করে ধর্মাশোকে পরি-ণত হলেন, কেমন করে তথাগতের শরণ নিলেন—তা নানা ঘটনা-সংঘাত ও বিচিত্র নাটকীয় বৃহুর্ত্তের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে "ব্যশোক" নাটকে পশুশক্তি অপেকা শ্রেষ্ঠতর শক্তি অশোকের মনে প্রভাব বিস্তার করছে, ক্রমশঃ তিনি "বৃদ্ধং শরণং গচ্চামি" মন্ত্রে অভিত্তত হরে পড়ছেন—মানসিক ছব্দের এই সম্কটময় মৃহুর্ত্তে গুপ্তশক্তেভীত অশোক গভীর নিশীথে ঘুমের ঘোৰে তাঁরই আহ্বানে দর্শনার্থিনী স্ত্রী দেবীকে হত্যা করলেন। অশোকের জীবনের ট্রাক্তেডি ভার মনোজগতে বিপ্লব সৃষ্টি করলে। সিচ্যুয়েশন স্ষ্টির নৈপুণ্য যে কভ উচ্চ ভরে উঠ:ত পারে, এই একটি ঘটনাই ভার উচ্ছল দৃষ্টাস্ত। নাটক-রচনায় মন্মধ রার যে নব রীভির প্রবর্ত্তন করেছেন

—আজিক-নৈপুণ্য এবং সংলাপের মাধুর্ব্যে অপোক তার মধ্যমণি হরে থাকবে।

গজকচ্ছপ (নাটক)— শ্রীজ্ঞানেক্রনাথ চৌধুরী। প্রকাশক ঃ
শ্রীক্ষলকুক গুপু। ১৯৪বি, রানবিহারী এন্ডিনিউ, কলিকাতা। বৃশ্য
এক টাকা। সম্পত্তি লইবা আত্বিরোধের সেই প্রণো বিবন্ধ-বন্ধকে
অবলম্মন করিয়া রচিত একথানি মাম্লি নাটক। লেথকের 'জয়হিন্দ'
নাটকে বে শক্তির পরিচর ছিল, বিবর বন্ধ বা দৃষ্টিভঙ্গী কোনো দিক হইতে
এই নাটকে ভদস্তরূপ পরিচর খু'জিয়া পাইলাম না।

আমার নাটক (উপস্থাস) - এইরি কাণ্ডীর্থ। আন্থাট লাইবেরী, নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

লেখক প্রথমেই নিবেদন করেছেন, "বইরের মত বই নিরে, জনসমাজের সামনে দাঁড়ানোর বোগ;তা আমার নেই। ••• আমার এই বইখানার চাপা-ধরচ ভিন্ন সমস্ত বিক্রীর টাকা আমি দালা-বিধ্বস্ত আমার ভারতীর ভাই-বোনদের দিব।"

লেখকের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু মংৎ উদ্দেশ্য লইনাই সাহিত্য রচনা করা চলে না। আন্তুরিকতা এবং আবেগের প্রাবলাই সাহিত্যস্কটির পক্ষে যথেষ্ট নর। সার্থক সাহিত্য-রচনা শক্তিসাপেক। বর্জমান এছের লেখক মনের আবেগে শুধু কথার জাল ব্নিরা গিরাছেন, কিন্তু তাহাতে না আছে গল্পের বাধুনি, না বর্ণনার আকর্ষণ। নিজের অভিজ্ঞতা অথবা অন্তর্গু সহামুভূতির রসরূপকে ফুটাইরা তুলিতে পারিলে – তবেই তা রসোগ্ডীর্ণ হয়। তুঃথের বিষয়—লেখকের সেই ক্ষমতার কোন চিহ্নই এই বইরে নাই।

গ্রীমশ্বথকুমার চৌধুরী

## 31123131 20321

শিশুপালনের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে এলেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাদীণ পৃষ্টিবিধান করিতে অবিভীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি১র সহিত মূল্যবান উত্তিজ্ঞ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিপ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাল টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দভোদগ্রমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিম্নাধিত রোগে বিশেষ উপানারী:—শিশুদের বৃত্তুত্ব শীড়া, অনীর্ণতা, য়্ব ভোনা পেট কাপা; কোঠকাঞ্চি, রক্তপুত্তা, ক্রম্ভা, ব্রহাইটস, রিকেটস ইত্যাদি।



निष्ठोत अधितंशिकम् • कनिकाछा



ক্যাপ্টেন সিকদার--- প্রকালিদাস কাঞ্লিলাল। প্রাপ্তি-ছান – রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২০।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। ভবল ক্রাউন, পু. ২৩৭। মূল্য ৪১

পাজিমান বৈ প্রেমকে বার্থতার পর্বসিত করিতে পারিত তাহাই লেবে এক বিদেশী মেরের আত্মতাারে সকল হইরা উটিয়াছে। নারক বারীন সিকদার সৈনিকের কাল গ্রহণ করিয়া বিদেশে নিজের জীবন লইয়া ধ্বলা করিতে গিয়াছিল, সেখানে এক ইন্দোনেশীর মেরে তাহাকে ভালবা সিয়াছিল এবং দেই মেরেই নিজের প্রেমান্সালের দিকে চাহিয়া তাহাকে তাহার দরিতার হাতে তুলিয়া দিয়া চরম ছঃখ বরণ করিয়া লইল। লেখক নৃতন হইলেও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। ছাপা ও বীধাই মুন্দর।

ভ্রীধাম শান্তিপুর—এচজীচরণ দে। নীলমণি লাইবেরী, শান্তিপুর। পৃঃ ৪৫, মূল্য—1.৮

আমাদের দেশে গাইড বুক নাই বলিলেই হয়। সে হিসাবে এই ক্ষুত্র পৃতি দাট একটি অভাব মোচনের চেটা করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রস্থকার আর একট্ চেটা করিলে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারিতেন। বেমন লান্তিপুরের বন্ধ-লিল্ডের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা আরও বিলদ ও চিতাক্র্বক কণিতে পারিতেন। লান্তিপুরের বিলিট্ট ব্যক্তিগণের কথা বলিতে সিয়া ৬।৭ মাইল দ্রবর্তী বাগর্মাচড়া গ্রামের চন্ত চরণ বন্দ্যোপাধারের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এ গ্রামেরই উজ্জল রম্ন প্রস্থানাথ বম্ব (খিনি বিভাসাগর মহাশরের মেট্রোপলিটান কলেলের প্রথম অধাক্ষ ছিলেন), বা তাঁহার পূত্র রায় বাহাছুর হেমচন্দ্রের কথা বলেন নাই। এ বংশেরই অধুনাস্থ বেজল সেণ্ট্রাল রেলের সর্বপ্রথম ভারতীর ইল্লিনিরার রায় সাহেব বঙ্গিলনাথ বহুর কথাও উর্নেধ করেন নাই। এ গ্রামের হেমন্তকুমার সরকারের অন্প্রেধ আমাদের পীড়া দিরাছে। এই ক্ষুত্র পৃত্তিকা সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম এই জক্ত বে, বাঁহারা এই শ্রেণীর পৃত্তক লিখিবেন উাহারা বেন একট্ বম্ব করিয়া ছানীর তথা সংগ্রহ করেন।

গ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

- ( ) ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ--- শ্রীব্রনীক্রনাথ ঠাকুর
- (২) ভারতের অধ্যাত্মবাদ— শ্রীননিনীকান্ত ব্রহ্ম
- ( ৩ ) শিশুর মন— ঞ্রিত্থেনলাল ব্রন্ধচারী।

বিশ্বভারতী এশ্বালয়, ২ বছিম চাটুকো ট্রাট, কলিকাতা। প্রত্যেকটির মূলা—1•

বাংস্যারন-রচি দ কামস্ত্রের টীকাকার জরপুরের সভাপণ্ডিত বশোধর ব্রচিত জরমঙ্গল টীকার কামস্ত্রে উনিধিত আলেখ্যের ছর জঙ্গ নির্দেশ ক্রিছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের শিলীগণ চিত্রের বড়জের সহিত পরিচিত ছিলেন। চীন ও জাপানের চিত্রশারে বর্ণিত বড়জের সহিত ভারতের বড়ঙ্গের প্রচুর সাদৃষ্ণ দেখা বার, স্ত্তরাং জন্মান করা কঠিন নয় বে, বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত হিন্দু চিত্রের বড়কও চীন-দেশে নীত হর। এই বড়ক হইতে আচার্য্য অবনীক্রনাথ চিত্রের প্রাণবরপ ছন্দ ও রস নামক আর ছুইটি অক্সের ব্যাথ্যা করিরাছেন। শিলীর প্রকাশ-বেদনা বা উদর-বাদনা ছন্দে সংবদ্ধ হইরা রসের সাহাব্যে কিরুপে আল্মা হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আল্মান্তরে সঞ্চারিত হয়, অমুপম ভাবার শিল্পাচার্য্য ভাহা ব্যাথ্যা করিরাছেন।

ভারতের 'অধান্থবাদে' প্রকৃত হিন্দুধর্ম কিন্নপ উদার ও ভারতের অধ্যান্ধদৃষ্টি সকল প্রকার বাধা-নিবেধ ভেদজান ও সকীর্ণ গণ্ডী অভিক্রম করিয়া কিন্নপ সম্প্রদারিত ও মহিমান্বিত ছিল, গ্রন্থকার অভ্যের উপলক্ষি করিয়া তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানবোল, কর্মবোল ও ভজিবোল প্রধানতঃ এই তিনটি সাধনপন্ধতিই হিন্দুশান্ত্রে আলোচিত হইয়াছে এবং সাধকগণ কর্ত্বক অমুক্ত হইয়াছে। অধিকারীভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভজিবাদকেই কেহ কেহ পরমার্থ বা মোক্ষলান্তের প্রেট উপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধনমার্গে এই তিনটির মধ্যে কোনটিয়ই মাহান্ম অপরটি হইতে নান নহে। নিক্রম কর্ম্ম, অভেদ ব্রক্ষজ্ঞান ও পরম প্রেমরূপ ভজিবিয়সভাতায় ভারতেরই নিজন দান, বিবের সহিত আন্ধীয়তার বোগক্তর ভাপনই ভারতীয় দর্শনের মুধ্য উন্দেশ্য এবং এ বিবরে ভারতের নিকট জগতের অক্ষান্থ লাতির অনেককিছু শিধিবার আছে।

'শিশুর মন' সইয়া আলোচনা বর্ত্তমান মুগে একটি বিশেষ শুরুষপূর্ণ বিষর হইরা দাঁড়াইরাছে। অপরাধঃত্ব, চিকিৎসাতত্ব ও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আলকাল এই শিশু-মনতত্ব এক বিশিষ্ট ত্বান অধিকার করিয়া আছে। অতি শৈশবকাল হইতে শিশুনকে বংগাচিতভাবে পালন ও শিক্ষা না দিলে উত্তরকালে তাহাদের শারীরিক, মানদিক ও নৈতিক চরিত্রের কিরপে উৎকর্ষ বা অবনতি ঘটে, সহজ ভাষার নানাদিক দিয়া গ্রন্থকার তাহাই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'বিৰবিদ্যা-সংগ্ৰহ' গ্ৰন্থমালার অন্তর্ভুক্ত এই বইগুলি পড়িয়া জিজাফ্ পাঠক অনেক্কিছু শিথিতে ও জানিতে পারিবেন।

সংক্রেপে ছোটদের অস্থ সাতকাও রামারণের কাহিনী বণিত হইরাছে।
প্রত্তের শেবের দিকে এছকার দশানন রাবণ ব্বের পরে অভ্যুত
রামারণের সহস্রানন রাবণ ব্বের কাহিনী শুনাইরা রামারণের কথা সম্পূর্ণ
করিরাছেন। উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকির সঙ্গে লবকুশের রামারণ-পান, ুসীতার
পাতালপ্রবেশ, লন্মণবর্জন ও রামাচক্রের সরযুর জলে দেহত্যাগের
বর্ণনা ক্রম্মর হইরাছে। সপ্তকাও রামারণের সমগ্র কাহিনী এত অন্ধপরিস্বের মধ্যে বর্ণনা করিরা গ্রন্থকার ক্রতিছের পরিচর দিরাছেন।

লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী ফুলর। করেকটি রেখাচিত্র পুত্তক-ধানিকে আকর্ষণীয় করিরাছে।



টুনটুনি আর বান্নবান নামছি-বেলল পাবলিশাস ১৪, বছিম চাটুলো ট্রাট। কলিকাতা-১২। মূল্য ছই টাকা।

টুনটুনি আর ঝুনব্নি মৌমাছি-রচিত শিশুদের উপবোধী ব্রুক্তাক্ষর-বিজ্ঞিত একটি গল্পের বই। ভূমিকার লেখক তাঁর ছোট বন্ধুদের লক্ষ্যকরির। বলিগ্রাছেন—"আমার ছোটবেলার অমলিন স্কৃতি ও বর্ধকেই—মারের মুখের মিষ্ট ভাবার শোনাবার চেটা করেছি ভোমাদের কাছে।"ছোট মেরে কুমু মারের বুকে শুইরা কপ্প দেখিল সে, বেন টুনটুনি পাষীর সক্ষে কোন্ অজানা দেশে উড়িরা চলিগ্রাছে। ভাহার সেই বপ্পলোক-বিহারই কাহিনীটির বিব্রুবস্থা। লেখকের ভাবার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, সেই জন্ত গঞ্চটিতে বাঁটি রূপকথার আংমজ লাগিরাছে। শিশুদের আহার-নিল্রা ভূলাইরা দিতে পারে বাস্তবিক এমনি চমংকার গঞ্চটি—অথচ ইহাতে কেমন করিয়া শুরাপোকা হইতে প্রজ্ঞাপতি হর, কেমন করিয়া মূল ফোটে, বিশ্বিশ পোকার ভাক আসলে কি—ইত্যাদি কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ভগাও সরস করির। পরিবেশন করা ইইরাছে। বইবানির বহিংসোটবও অনবত্ত শিশুদের পক্ষে বীতিমত লোভনীয়।

প্রী শ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান-জ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুর। এ.
মুধার্ক্তী এও কোম্পানী। ২নং কলেজ ক্ষোরার, কলিকাতা। মূল্য
১, টাকা

পুশুকথানিতে গ্রন্ডলে দেবীমাহান্ম্য বা প্রীপ্রীচনীর উপাধানিন্দ্র সংক্ষেপে আছোপান্ত বণিত হইরাছে। লেখক ভূমিকার বলিরাছেন যে, উপাধানের মর্য্যানা ও গান্ধীয়্য রক্ষার জন্ম তিনি এই পুত্তিকার ভাষা একেবারে শিশুপাঠা না করিয়া সাধারণ পাঠক-পাঠিকার উপবোগী করিতে প্রয়ান পাইরাছেন। বাঁহাদের পক্ষে মূল সংস্কৃত চন্ত্রী পড়া সন্তবপর নছে উহোরা এই পুত্তিকা হইতে চন্ত্রীর গলাংশ মোটাম্টি জানিতে পারিবেন। ভাষা একট্ গুরুগন্তার হইলেও কাহিনীটি জনুধাবন করিতে শিশু পাঠক-পাঠিকার জন্মবিধা হইবে না। প্রচ্ছদপটে জন্মবনিধনরত চন্ত্রীর ছবিটি চন্দ্রকার।

ধৌবনের ডাক---জ্রীকৃষ্ণচক্র শুপ্ত। জেনারেল লাইত্রেরী-১১৫ নং জ্বপার চিংপুর রোড, কলিকাতা-- । বুল্য জাড়াই টাকা

বাজারে বৌনতত্ত্বিবরক প্রতের অভাব নাই। কিন্তু বর্তমান প্রতেবর একটি বৈশিষ্ট্য চোধে পড়িল। সমাজের কল্যাণ-কামনাই লেপককে এই পুস্তুক রচনার প্রণোদিত করিরাছে। দেইজল্প অভান্ত সংযতভাবে তিনি বিষয়টির আলোচনা করিরাছেন। ভাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক। প্রাচীন ভারতীর কামশাল্প এবং আধুনিক বৌন-বিজ্ঞান—এ ছরের উপর ভিন্তি করিয়া তিনি বইখানি লিখিরাছেন। লেখকের ভাবাটি বেশ রর্বরে; সরদ করিয়া লিখিবার ক্ষমতা ভাঁহার আছে—সেজল্প এই কটিল তথাপূর্ণ বইখানি বেশ স্থেপাঠ্য হইরাছে। নর-নারীর প্রণর-গীলার বর্ণনা কোন জারগার এত মধুর হইরাছে বে ভাহা পড়িয়ারন-মাহিত্য পাঠের আনেশ পাওরা বার। প্রজ্ঞানতির ছবিট কিন্তু স্থলটির গরিচায়ক নছে। উহা দেখিয়া প্রক্রখানি সম্বন্ধে পাঠকের মনে আল্ভ ঘারণার স্টি হইতে পারে।

মেয়েদের জন্ম — কুলমানা। প্রকাশিকা—জীমারা মন্ত্রিক গ খ্যামসত্র রাজা দীনেজ ট্রাট, কলিকাতা-৩। সুল্য সাং । আঠারট নিবন্ধ ইহাতে দ্বান পাইরাহে। বিদেশী লেখকদের রচন। হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিলেও লেখিকা এই পুরুকে ঘকারতার পরিচর দিরাছেন। বিষয়গুলি অধিকাংলই মনগুছ্বলক। প্রকাশগুলীতে জালিকা নাই, জাবার আড়প্রতা কোথাও বক্তবাকে লংশপ্র করিতে পারে নাই। লেখিকার কোন কোন মন্তবোর সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত না, ছইলেও খীকার করিতে ছিধা নাই বে. তিনি বর্তমান মুগের শিক্ষিতা ও আবল্দিনী তর্মণীদের ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ জটিল সমস্তার সমাধানের পদ্ম নির্দেশ করিতে সক্ষম হইরাছেন। বইখানি দরদ দিরা লেখা এবং লেখিকার আন্তরিকতার পরিচর ইহার সর্ব্যক্ত মুপরিক্ট। মেন্নেমহলে এ ধরণের পুত্তকের বহল প্রচার হওরা আব্যক্তন।

শ্রীনলিনীকুমার ভত্ত

ভূড়ার ভবি---- গ্রীমহেক্রনাথ দন্ত সন্ধলিত ও শ্রীপ্রতুল বন্দো-পাথার চিত্রিত। শিশু-দাহিত্য সংসদ, ৩২এ স্বাপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মুল্য এক টাকা।

বিলাতে ছাপা শিশুপাঠ্য ই রেঞা বই ছবিতে ভরপুর দেখিয়াছি।
দেখিয়া ছুইটি কথা মনে হইরাছে। প্রথমতঃ শিশুদের প্রতি এমন বদ্ধ
জাতির উৎকর্ষের একটি প্রমাণ, দিতীয়তঃ কেবলই মনে হইয়াছে আমাদের
দেশের জাতির ভবিষ্যং শিশুদের প্রতি কবে আমরা সঙ্গান হইতে ও প্রকৃষ্ট
বদ্ধ লইতে শিখিব। আলোচ্য প্রকর্খানি হাতে পাইয়া বাত্তবিকই
মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের শৈশবকালীন শেখা ছড়াগুলি এমন মুক্সরভাবে চিত্রে রূপারিত হইয়াছে বে, তাহা শিশুমনকে
তো আনন্দদান করিবেই, বয়স্কেরাও এগুলি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।
আমাদের অপরিচিত্ত পশুপকী কীটপতক লইয়া ছড়া কাটা। চিত্রে
প্রত্যেকটি ছড়ার সলে পরিচিত-অপরিচিত জীবলদ্ধর আকৃতি শিশুরা নব
বেশে দেখিতে পাইবে, দেখিয়া আনন্দ পাইবে। হাতী-ঘোড়া, বিড়ালকুকুর, সাপ-বাাঙ, মাগুর-কাতলা, গরু-শিপড়ে, কাক ভৌগড় প্রভৃতি
নানাবিধ প্রাণীর চিত্র থাকার ছড়াগুলি জীবল্প হইয়া উঠিয়াছে। এরুপ
স্টিত্রিত শিশুপাঠ্য বইরের অভাব দুরীকরণে প্রয়ামী হইয়া শিশু-সাহিত্য
সংসদ সকলেরই ধন্তবাদভালন হইয়াছেন।

ঞ্জীযোগেশচন্দ্র বাগল

### ছোট ক্ৰিমিবরাবেগর অব্যর্ক ঔষধ "ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৩০ জন শিশু নানা জাতীয় জিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষু জিমিতে আক্রান্ত হয়ে জগ্ন-আন্তা প্রাপ্ত হয় "ভেরোলা" জনসাধারণের এই বছদিনের অস্বিধা দূর করিয়াছে।

मृन्य-8 जाः निमि छाः माः मह--- १५० जाना।

ওরিরেক্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লি: ৮৷২, বিষয় বোগ বোড, কলিকাডা—২৫

## द्य-शिल्ल्य स्था

### শান্তিনিকেতনে বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলন

গত ১লা ডিনেম্বর শান্তিনিকেতনে আগ্রক্তঞ্জ বিখশান্তি-বাদী সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রার ৭০ কন প্রতিনিধি এই অফুষ্ঠানে যোগদান করেন। পশ্চিম-বদের প্রদেশপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাট্ছু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং ভারতরাঞ্জের স্বাস্থ্য-সচিব রাক্তকুমারী অন্বত কাউর বিশাল জেলার গৈলা প্রামে ১৯০০ সনে নলিনীত্বণের ক্ষ হয়। বাংলা ও ইংরেজীতে এম-এ ও অনার্স সহ বি-টি পাস করিবার পর তিনি জলপাইগুঁড়ি ফণীক্ষ দেব ইন্টিটউউনে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, শেষে গৌহাটির বেঙ্গলী হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন এবং দীর্ঘকাল এই কার্য্যে ব্রতী থাকেন। গৌহাটিতে তিনি আর, এইচ, গার্সস

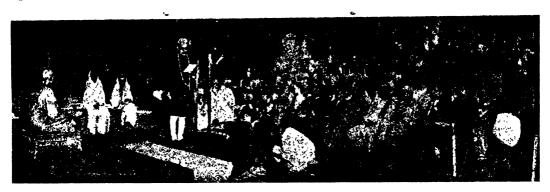

বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলনে উদ্বোধন বক্তৃতারত গশ্চিমবঞ্চের প্রদেশপাল ৬ স্থ্র কৈলাসনাধ কাট্ডু

সভানেত্রীর পদে রত হন। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব এরিধীক্রনাথ ঠাকুর সমাগত প্রতিনিধিঃক্ষকে সাদর-সপ্তাধণ জ্ঞাপন
করিলে পর সংগ্রেলনের উজ্ঞোগ-পরিষদের সভাপতি মিঃ
হোরেস আলেককাণ্ডার প্রতিনিধিদের সভ্য-মণ্ডলীর সহিত
পরিচিত করাইরা দেন।

শান্তিনিকেতনে শান্তিবাদী সম্মেলনের অনুঠান সপ্তাহাবিককাল ব্যাণিরা চলে । প্রতিনিধিগণ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিভ
হইরা মহাস্থা গাঞ্জীর জীবনাদর্শ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকলে
উাহার কর্ম-সাধনার কথা আলোচনা করেন । সম্মেলনের
শেষ অধিবেশনে ইহার চেয়ারম্যান জী সি. রামচক্রম বলেন—
"রবীজ্ঞনাথ বিশ্বশান্তির অগ্রন্থত, প্রায় চল্লিশ বংসর পৃর্কের্বির আর কোনো ব্যক্তি ধ্যন বিশ্বসম্ভা সমাধানের
কোনো উপার নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই তথন রবীক্রমাথই
প্রথম শান্তির বাণী প্রচার করেন।"

১০ই ডিসেম্বর কলিকাতার এই সম্মেলনের একটি অবিবেশন হয়।

### নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

বিধ্যাত শিশুসাহিত্যিক নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত গত ২৮শে দৰেশ্বর হুগলী কেলার ভজেখরে পরলোকগমন করিয়াহেন। কলেকেও অধ্যাপনা করিতেন।

শিশুদের উপযোগী গল কবিতা রচনার নলিনীবারু সিন্ধহন্ত ছিলেন। শিশুসাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি আছে। বার্ষিক শিশুসাধী ও অন্যান্য শিশুপাঠ্য নানা পত্রিকার তাঁহার অনেক



निनीष्य माण्ड

গল্প, কবিতা প্রকাশিত হইরাছে। "বুলবুল" এই ইছিল ইছি প্রতিত্তি পুত্তক রচনা করিরা তিনি বাংলা শিশুসাহিত্তের পুষ্টসাবন করিরা গিরাছেন। নলিনীবাবু অত্যন্ত সরল, অমারিক, সদালাধী ও নিরহকার লোক ছিলেন।



প্ৰবাসী প্ৰেস, কলিকাতা

রসরাজ শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী



নেতা দ্বী স্থভাষচন্দ্ৰ জন্ম ২৩শে জামুহারী ১৮৯৭ "ন अस्य कोधः प्रसादश्च निरयोऽस्ति कदाचन



"সতাম্ শিবম্ স্থনরম্ নাম্মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

## সাঘ, ১৩৫৬

৪০ সংখ্যা

### বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ। প্রগতি বা অধোগতি ?

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি যেরূপ ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইতেছে তাতাতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও টনক নডিয়াছে। উপরস্ক এখন পাকিস্থানের কয়লা বন্ধ হওয়ায় অঞ কতকগুলি অনির্দিষ্ট এবং গণনা ও বিচারের অতীত অঙ্ক ঐ পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িরাছে। আমরা বহু দিন যাবং এইরূপ পরিস্থিতির কারণ ও প্রতিকারের বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। অভাভ সংবাদপত্রেরও কিছুদিন যাবং অলে-বল্লে শ্বর বদলাইতেছে দেখিতেছি। কিন্তু প্রতিকারের মূল খুজের বোঁক এতদিন করার কোনও বিশেষ প্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাই নাই। এবার দেশের কর্ণধারদিগের অন্ততম পর্দার পার্টেল স্বয়ং থোঁক করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্যোগের ফল কি হইবে তাহা এখন হইতেই বিচার করা অমৃচিত, সুতরাং আমর। সে বিষয় এখন স্থগিত রাবিলাম। অভাবৰি তাঁহার সহিত স্থানীয় ব্যক্তিগণের যে আলোচনা হই-য়াছে এবং তাঁহার এখানে বিচারের ক্রম ও স্থচী বিষয়ে দৈনিক সংবাদপত্তে যাতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদন্ত হইল। জামরা ইহা হইতে এইটুকু তথ্যই পাইতেছি যে, এখনও রোগ নির্ণয় পর্বাই চলিভেছে। অবশ্ব বিকারের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইলে প্রতিকার সম্ভব হুইতেও পারে:

সহকারী প্রধানমন্ত্রী কলিকাতার পৌছিবার পর ১২ই লাহরারী রহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহার সহিত লাটভবনে এক বৈঠকে মিলিত হইরা এই প্রদেশের বিবিধ সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রার দেড় ঘণ্টাকাল এই আলাগ-আলোচনা চলে এবং এই সমর অভাত বিষরসহ প্রদেশির শান্তি ও শৃথলারক্ষার প্রার, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের পরিছিতি ও উরান্ত সমস্তাগুলিও আলোচিত হয় বলিরা প্রকাশ। ভারত গবর্গমেন্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডঃ ভামাপ্রসাদ র্থার্কিও ও আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সহকারী

প্রধান মন্ত্রী ৪ দিন এখানে অবস্থান করিবেন এবং এই কর্মদিবস তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থাসত্ত্বেও সর্ধারকী প্রদেশের বিভিন্ন স্বার্থ, দল ও ক্রমতের বহুসংখ্যক প্রতিনিধির সহিত প্রদেশের বিবিধ সমস্তা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিবেন!

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সন্ধার বল্পভাই প্যাটেল শুক্রবার সকালে লাটভবনে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ম-পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের এক যুক্ত সভার মিলিত হইরা পশ্চিমবঙ্গের সমস্তাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রায় ছই ঘণ্টাকাল ধরিয়া এই সভা চলে।

কানা গিরাছে যে, সর্কার প্যাটেল কংগ্রেস ক্রিগণকে দেশের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ঐক্যবন্ধ হইতে আহ্বান কানাইয়াছেন। প্রকাশ যে, পশ্চিমবন্ধের কংগ্রেস ক্রিগণ কনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিছে-ছেন না; এ কারণ হংখ প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি ঐক্যবন্ধ না হন, তাহা হইলে দেশের সমস্তা আরও রন্ধি পাইবে এবং সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই মুর্বাল পাইবে। বিশ্বলা-স্ক্রীকারিগণও অসং কার্যের স্থবিধা পাইবে।

আরও কানা গিয়াছে যে, সর্কার প্যাটেল ক্যুনিষ্ঠ
উৎপাতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই উৎপাত দমন
করিতে হইলে কংগ্রেস ক্মিগণের সক্ষরত্ব হওরা একাস্ত
দরকার। তাঁহাদের ঐক্যের দারা কংগ্রেসকে শক্তিশালী
করিতে না পারিলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হুইবে না।

প্রকাশ, ডা: বিধানচক্ত রার, ঐপ্রস্কাচক্ত সেন, ঐপ্রস্কান চক্ত বোষ এবং ঐস্বরক্তমোহন ঘোষ এই চার জন নেতা একত্রিত হইলেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে বলিয়া জনৈক সভ্য এই সভায় পরামর্শ দান করেন। অপর একজন সভ্য বলেন যে, কেবলমাত্র নেতৃত্বজ্ব মিলিত হইলেই চলিবে না; মাবে মাবে কংগ্রেস কর্মপরিষদ, পরিষদ দল এবং জেলা কংগ্রেসসমূহের প্রতিনিধিরন্দ একত্র মিলিত হইরা আলোচনা দারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

জানা গিরাছে যে, সর্জার প্যাটেল কংগ্রেস কর্মিগণকে
নিজেদেরই তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত স্থবিধাজনক
কর্মপন্থা নির্জারণ করিতে বলেন। বাহিরের কেইই তাঁহাদের
সমস্তা সমাধানের পথ বাংলাইয়া দিবে না বলিয়া তিনি জাের
দিয়া বলেন। প্রকাশ য়ে, সর্জার প্যাটেলের আবেদনক্রমে
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্বন্দ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরাধের
মীমাংসার উপার উদ্লাবনের জন্য এক্ত মিলিত হইবেন বলিয়া
হির করিয়াছেন।

সর্দার প্যাটেল বিশিষ্ট নাগরিকরন্দের নিকট শহরের বর্ত্তমান গোলঘোগসমূহ দমনের জগু জনমত গঠনের প্রয়েজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

কানা গিয়াছে যে, ডা: বিধানচক্ত রায় এই সময়ে বিভিন্ন মহলায় ছানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া বিশেষ পুলিশবাহিনী গঠনের পরিকলনা উপস্থিত করেন।

প্রকাশ ষে, আলোচনাকালে কয়েকজন নাগরিক বর্ত্তমান গোলঘোগের কারণ সম্পর্কে নিজেদের মতামত ব্যক্ত
করিতে যাইরা বেকার সমস্তা, অর্থ নৈতিক মন্দা, শাসনকার্য্যে
বোগ্যতার অতাব ও ছুর্নীতি, সরকার ও জনসাধারণের
মধ্যে যোগাখোগের বলতা প্রভৃতিকে বর্ত্তমান অসন্তোষের মূল
কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহারা এই সকল ত্রুটি
সংশোধনের জন্ত বলেন এবং তৎসহ সরকারকে সহযোগিতা
দান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সর্বার বন্ধতাই প্যাটেল গুক্রবার অপরাছে লাটভবনে কলিকাতার ছাত্র, শিক্ষ ও অব্যাপকদের সহিত সাক্ষাং করিয়া কলিকাতার অবস্থা এবং তাহারা ইহার প্রতিকারের ক্রু কোন পরিক্রনায় অগ্রসর হইতে পারেন কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

কানা গিরাছে যে, সর্থার পাাটেল ছাত্রদের নিকট জানিতে চাহেন অপ্রীতিকর অবস্থার স্টিকারীদের দমনের জভ তাহারা কি করিতে পারে। সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আখাস দিরা তাহারা বর্ত্তমান শিকানীতির করেকট ফট সহতে সর্থারকীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রেরা উাহার নিকট একট মারক্লিপি প্রদান করিয়া তাহাতে শিকানীতির ক্রট সংশোধনের একট পরিকরনা দের এবং ছাত্র-উহাত্ত সমভার উরেষ করে। শিক্ষক ও অব্যাপকগণ নগরীর শিকা প্রতিষ্ঠানে অভ্যাধিক ভীত্তের কথা উরেষ করিয়া জানান যে, ইহাতে শিকার বানের অবসতি ঘটনাছে।

কংগ্ৰেস কমিটি গঠনে অভিযোগ প্ৰিৰবদেৱ বৰ্ডৰাম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেস কমিটাৰ বিৰুদ্ধে ভূমা সদস্ত সংগ্রহ এবং মহকুমা কংগ্রেস কমিট গঠনে স্বেচ্ছাচার সম্বন্ধে অভিযোগ হইভেছে। কংগ্রেসের সদস্ত সংগ্রহে মিণ্যার **আশ্রর গ্রহণ, টেলিফোন গাইড, ইউনিয়ন** বোর্ড, মিউনিসিপালিট প্রভৃতির ভোটার তালিকা নকল করিয়া "সদস্ত-সংগ্রহ" এবং ভাহাদের চারি আনা টাদা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নেতৃরন্দ মেন্দ্রিটি হাতে রাধার রেওয়ান্দ কংগ্রেসে নৃতন নয়। উহা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে বলিয়া কংগ্রেসের ভিত্তিবুল পর্যান্ত শিধিল হইয়া গিয়াছে। আগে তবু একটা অস্ত্রবিধা ছিল যে, শুধু নাম লিখাইলেই হুইত না, চারি আনা হিসাবে প্রসাটাও দিতে হইত বলিয়া জালিয়াতীর একটা সীমা থাকিত। এখন সে অসুবিধা উঠিয়া গিয়াছে। ছুই বংসরাধিক কাল পূর্বে কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্রের খসড়া যখন বেকাস হইয়া যায় তখনই আমরা মডার্ণ রিভিয়তে লিখিয়াছিলাম যে এবার কংগ্রেসের ছুর্নীতি নিরভুশ হুইবে একনায়কত্বের রাজ্পথ বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। দেখা যাইতেছে তাহাই ঘটিয়াছে।

যে সমস্ত স্থানে সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কংগ্রেস-নেতারা কর্ণধার সেখানে সদস্ত-সংগ্রহ কি ভাবে হইতেছে বর্দ্ধমানের পত্রিকা "দৃষ্টি"র সম্পাদকীয় মস্তব্য হইতে তার এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়,—"কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্ত-সংগ্রহ শেষ হইয়াছে: উপযুক্ত ও সক্রিয় সদস্ত সংগ্রহ হইতেছে। প্রাপ্ত সদস্ত তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় একই ব্যক্তির নাম একাৰিক তালিকায় স্থান পাইয়াছে: একই হভে বছ লোকের নাম সহি হইয়াছে, টিপসহিও যথেষ্ঠ আছে। একই ব্যক্তি যে বছ লোকের নাম সহি করিয়াছে তাহা প্রমাণ করাও ছন্ধর হইবে না। চারি জানা হিসাবে বার্ষিক চাঁদা লইয়া যথন প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ হইত তথন জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ ও সাড়া পাওঁয়া যাইত এবার ভাহা আদে মিলে नारे। वह द्वारन जिस्में हैं, लाहा ও চिनित्र প্রলোভন দেখাইয়া, স্থানে স্থানে সরকারের ভর দেখাইয়া বছ লোককে কংগ্রেস-সদক্ত করা হইরাছে এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের স্থবোগ লইরাও ভগু সহি বা টপ সহি দাও বলিয়াও সভ্যতালিকা পুরণ করা হইয়াছে। শীবিভ বা মৃত সে বিষয়ে কোন পরধ না করিয়াও শুধু ইউনিয়ন বোর্ড বা মিউনিসিপালিটর ভোচার তালিকা নকল করিয়াই কংগ্রেসের প্রাথমিক ভোটার-তালিকা প্ৰৰত করা হইয়াছে। স্বেচ্ছার বিশাসের বশবর্তা হইয়া বাঁহারা কংগ্রেসের সভ্য হইরাছেন তাঁহাদের সংখ্যা তুলনার বর। কংগ্রেসের বাহারা সভ্য হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে মুসলমান, তপन्न, जानिवाजी ও नातीत द्यान डेटक। जळाटन कश्टारंजन আদর্শে বিশ্বাসী হইয়া যদি ভাঁছারা কংগ্রেসে যোগদান করিতেন তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্ত ছঃখের সহিত বলিতে হুইতেছে বে, জনসাধারণের উপযুক্তি

জংশগুলি ভর ও অজ্ঞতার জন্ত ক্ব্যাত। তাঁহাদের ভর ও অজ্ঞতার উপর কংগ্রেসকে বসাইবার প্রচেষ্টা বহু ক্লেটে ফুলাই। কংগ্রেসের আদর্শ ও গঠনতন্ত্র ব্যাব্যা করিয়া সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা বন্ধ ক্লেটেই হইয়াছে। এখন কংগ্রেসের সভ্য হুইলেও সাধারণ নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইবেন একধাও বহু ব্যক্তি বলিয়াছেন।"

সিমেন্ট লোহা চিনি প্রভৃতির পারমিট দিরা এবং সরকারী অন্থাই ও ভর দেখাইরা সদস্ত-সংগ্রহের ক্ষমতা যে সমও পশ্চিমবঙ্গীর কংগ্রেস-নেতার আছে এই গেল তাঁহাদের কার্য্য-পর্কতি। বাঁহারা সে ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইরাছেন কিন্তু কংগ্রেসের থাতাগত্ত হাতে রাখিতে পারিরাছেন তাঁহারা কি করিতেছেন কংগ্রেসের ক্ষেনারেল সেক্রেটারী জীমুক্ত কালা ভেকট রাও কর্তৃক ২০শে ডিসেম্বর তারিথে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষেনারেল সেক্রেটারীকে লিখিত নির্মানিক পত্র তাহার প্রমাণ:

"অমুত বাজার পত্রিকায় গত ৭ই ডিসেম্বর মহকুমা কংগ্রেস কমিটিসমূহের ঠিকানা এবং সেক্রেটারীদের নামের যে তালিকা আপনারা প্রকাশ করিয়াছেন ভাহাতে অনেক নাম ও ঠিকানা আপনাদের খুসী মত বসানো হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট অনেক অভিযোগ আসিয়াছে। একট অভিযোগের কথা বলিতেছি। ১০ই আগষ্ঠ তারিখে আপনার বাকরে এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটর শীল-মোহরে আসানসোল মহকুমা কংগ্রেস কমিটকে যে সা**র্ট-**ফিকেট দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সেক্টোরীর নাম আছে ঐবিনয়ক্তঞ্চ বোষ। কিন্তু অয়ত বাজারে প্রকাশিত তালিকায় ঐ ক্ষিটির সেক্টোরীর নাম আপনি দিয়াছেন ডাঃ অনাধ र्गात छो। वाताकशृत, वर्षमान भनत, ननीमा এवः বনগাঁ মহকুমা কংগ্রেস কমিটিসমূহ হুইতেও ঐরপ অভিযোগ পাইরাছি। অভিযোগগুলি আমি এই সলে পাঠাইলাম। যে ভাবে আপনারা ঠিকানা এবং নাম বদল করিয়াছেন সেরূপ করিবার কোন অধিকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটর নাই। ক্ষেত্ৰত ভাকে অভিযোগগুলি সম্বন্ধে আপনাদের বক্তব্য कानाहरतन ; नरहर कायता এक छत्रका कारमन मिर्छ वादा <sup>হইব।</sup> আর একটি কথা, কলিকাভার ভার যে সমন্ত স্থানে <sup>মহকুমা</sup> কংগ্রেস কমিট নাই, সেধানে মহকুমা কংগ্রেসের দায়িত্ব কেলা কংগ্রেস কমিটতে অশিবে। কোন অভধা না क्तिया এই निर्द्धन शानन क्तिर्दन।"

ভা: প্রকৃত্ধ খোষ কংগ্রেস দখল করার ছভ পাইকারী ভাবে ভ্রা সদভ সংগ্রহ এবং জ্বানা সেক্টোরী নিরোগ ক্রাইরাছেন বাহাতে তাঁহাদের কুংসিত পরিকর্মা আগেকার মতই চলে।

### পশ্চিমবঙ্গে ধান সংগ্ৰহ

গত ২৯শে নবেম্বর ইতিয়ান এসোসিয়েশন হলে পশ্চিম-বঙ্গ বাজচায়ী সম্মেলন হইয়ছিল। সভাপতি ছিলেন শ্রীর্ভ্জ ক্ষারপ্রো এবং ডাঃ প্রকুল বোষ সেবানে বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। ছই জনের বক্তৃতা লইয়া বিলক্ষণ উদ্ভেজনা এবং বাদবিতপ্তা হইয়াছে। একটা বারণার স্টি হইয়াছে যে, শ্রীর্ভ্জ ক্ষারাপ্রা এবং ডাঃ বোষ ছ'জনেই বাজচায়ীদের এই বিলিয়া উত্তেজিত করিতেছেন যে, তাহারা ছই বংসরের বান মজ্ত রাবুক, বানের দাম সরকারের পরিবর্তে চাষীরা ঠিক করুক এবং দরে না পোষাইলে সরকারেক বান দেওয়ার পরিবর্তে তাহারা ৪০০ rehed earth policy জম্বসারে বান পোড়াইয়া কেল্ক। দেশের বর্ত্মান থাছসম্বটের দিনে এই বরণের পরামর্শ সভাবতঃই উত্তেজনার স্টি করিবে। গত এলা জাহ্বরারীর হ্রিজনে শ্রীর্ভ্জ মশরুওয়ালা এ বিষয়ে নিম্নলিবিত মন্তব্য করিয়াছেন:

"কলিকাতার ২৯শে নবেধরের সভায় শ্রীযুক্ত কুমারাপ্লার বক্ততার রিপোর্ট আমার এক বন্ধু আমাকে পাঠাইরাছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, শীযুক্ত কুমারাপ্লা চাষীদের পরামর্শ (मन. 'भवत्व के यमि जाहासित वार्थ ना सिवेदा किवन উৎপাদন বাড়াইতে বলেন তবে তাহাদের কসল যাহাতে গবলেণ্টের হাতে না পড়ে তার জন্ত পোড়া মাটির নীতি অত্সরণ করা উচিত।' ডা: ক্মারাপ্লার এই scorched earth policy ত্রীযুক্ত করেশ দাশ, ত্রীযুক্ত শৈলেখর মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সুধীর নিয়োগীর বুব ভাল লাগে। ডা: যোষ **পরকারের নীতির সমালোচনা করেন এবং চাষীদের ঐক্যবন্ধ** হুইতে বলেন। তিনি তাহাদিগকে সরকারের নিকট হুইতে ভাষ্য দাম আদায় করিতে পরামর্শ দেন এবং বলেন যে ভাহা ना भारेटन উৎপन्न कपन नष्टे कतिया दिख्या छैठिछ। जिनि चात्रश्र वालन त्य. भवत्त्र के यनि कश्राधात्रत्र चामन यानित्रा চলিতে না পারে তবে উহা ধ্বংস হওয়াই ভাল। কুমার काना छा: क्याताक्षात উপদেশ शिरताशार्वा कतिबारहम ; চাষীদের বরে বরে উহা পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। এই আন্দোলন সকল করিবার এবং সরকারী সংগ্রহ কার্য্যে বাধা দিবার জন্ম ঐকুমারাপ্লা (না কুমার জানা), ঞীদাশরণি তা এবং বীরভূষের শ্রীসত্যেন চাটার্চ্ছিকে এই (ডা: বোষের) দল নির্ব্বাচন করিয়া চারীদের মধ্যে কাম্ব করিতে পাঠাইতেছেন। र्दैशासित अक्ट अत्यामन वर्षमात्न चास्तान कता हरेबाट अवर বিত্রই উহা অমুক্তিত হইবে। সন্মেলনের পর এই দলের সদস্কের। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হুইয়া প্রামে গ্রামে সভ্যাপ্রহ করিতে এবং চাষীরা যাহাতে সরকারকে ধান বা জন্ত খাড়পঞ্চ না দেয় তার ব্রত্ব চাপ দিতে পারেন। এই সত্যাগ্রহের সময় ও তারিধ এবনও ছির হর নাই।

"এ জে. সি. কুমারাপ্লা বা ডাঃ পি. সি. বোষ ভাঁছাদের অতি বড় রাগের মুহুর্ত্তেও উপরোক্তরণ উপদেশ দিতে পারেন ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। উপদেশট এত অবিধান্তরূপে নীতিবিগহিত (immoral) এবং হিংস যে রিপোর্টিকে ডাঁতা মিধ্যা মনে করিবার ইচ্ছাই আমার হইতে-ছিল। তাঁচারা ছট জন বা যে কোন এক জন এরপ উপদেশ দিয়াছেন জন্ত্ৰান্ত ভাবে ইহা প্ৰমাণিত হইলে বুৰিতে হইবে যে, অতি সাংখাতিকভাবে ভিংস মানসিক অবস্থায় তাঁহারা উহা করিয়াছেন। দেশ আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধেও scorched earth নীতি অহিংস টেকনিক নয়: সত্যাগ্রহে উহার কোন স্থান নাই। সত্যাগ্রহী চাষী তাহার স্থমি, বাড়ী, কপল ও সম্পত্তি শত্রুকেও দখল করিতে দিবে। কসল সংগ্রহে যত অক্সায় এবং অপ্রিয় কার্যাই করিতে হউক, আমাদেরই জনসাধারণের একাংশের জন্ত গবদ্ধে উ উহা করিয়া থাকেন। ইহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবাদের পথ খোলা থাকিতে পারে. কিন্তু একটি কৰা খাল্পশন্তও নষ্ট করা যায় না। ইহা ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিফদে পাপকার্যা হয়। এরপ পরামর্শ যিনিই দিন না কেন কাহারও শোনা উচিত নয়।"

শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা লিখিতেছেন যে, তিনি শ্রীকুমারাপ্তা এবং ডা: ঘোষ ছ'ৰনের কাছেই চিটি লিখিয়া জানিতে চাহেন ষে ঐ রিপোর্ট ঠিক কিনা। তিনি বলিতেছেন, "ডা: খোষ নিজের এবং শ্রীকুমার জানার তরফে এরপ কোন উপদেশ मिश्रा वा ममर्थ न कतात कथा भन्तर्भ वशीकात कतिहास्त ।" "लाटक एवं भगरत भर्याश थाण भारेटल हा न जबन बाच नहे করার কথাই উঠিতে পারে না"--কুমার জানা এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া ডা: খোষ লিখিয়াছেন এবং ইহা তাঁহারও মত। একুমারাপ্লার বক্ততা সহকে ডা: বোষ লিখিয়াছেন যে তাঁহার 'যত দূর মনে পড়ে তিনি এই কণা বলিয়াছিলেন। গবল্পেণ্ট যদি রিজার্ড না রাখিতে এবং তাহাদের নিকট হইতে ক্তিকর দানে ( unremunerative price ) কসল লইতে চাহেন তবে গবর্মেণ্টকে খাছাশত না দিয়া তাহাদের উহা ধ্বংস করাই উচিত। এই উপদেশ আমি সমূর্ণ করি না। আমি ইছা অভায় মনে করি। চাষীদের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে তাহাদের কগল আদায় করাও আমি সমান অভার মনে করি।'় ঐকুমারাপ্লা সকলের শেষে বক্তৃতা করেন এবং ভারপরেই সভা ভঙ্গ হইয়া যায় বলিয়া ভিনি কোন প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।

"অতঃপর আমি ঐকুমারাপ্লাকে বিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন বে, ডাঃ বোষের চিঠি বা ঐ রিপোর্ট কোনটভেই তাঁহার বক্তৃতা ঠিক ভাবে দেওরা হর নাই। আমাকে তিনি মুখে যাহা বলেন তাহাতে আমরা ব্রিরাছি তিনি এই কথা বলেন বে, দল্লা সম্পত্তি অপহরণে উদ্যত হইলে লোকে বেমন উহা তাহার হাতে পঞ্চার পরিবর্জে তাভিয়া কেলে, তেমনি এক্ষেত্রে তাহারা সম্পত্তি ধ্বংসে উভত হইলেও তিনি আক্ষয় হইবেন না। লোকে উহাই করুক একথা তিনি বলেন নাই। তিনি বলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস গবর্ষে ভের হাত্ত সংগ্রহনীতি লুঠ হাড়া আর কিছু নর।

"আমি ঐকুমারাপ্পার কথাই বিশাস করিলাম। তবে তাঁহার যে বক্ততা ডাঃ খোষ বা কুমার জানার ভার লোকের মনেই এরপ ধারণার সষ্ট করিয়াছে, তাহা যেখানে নিত্য সাবোটেজ হইতেছে এবং প্রকাশ্তে সাবোটেজের প্রচার কার্য্য চলিতেছে সেধানে লোকের মনে কিরপ প্রভাব বিভার করিবে এ কথাও আমাদের মনে রাধা উচিত।"

পশ্চিমবঙ্গ গবন্দে তিও এই বিষয়টি লইয়া এয়ুক্ত কুমারাঞ্জার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন এবং ঐ সম্পর্কিত চি**ঠি**পত্র লোকসেবক পত্রিকার রিপোর্টের ইংরেন্সী অমুবাদ সহ তাঁহাদের বব্দবা পশুকাকারে প্রকাশ ঐকুমারাপ্লা গবমেণ্টের ডেপুটি সেক্ষেটারীর পত্তের উত্তরে লিখিয়াছেন, "প্রকৃত গণতন্ত্রে গবন্দে টি ও জ্বনসাধারণ উভয়ে অংশীদার। গবলেণ্ট যদি কসল উৎপাদনে তাহার কর্ত্তবা পালন করিতে না পারে তবে তাছাতে ভাগ বসাইবার **অধিকার তাহার নাই। এই ব্যাখ্যা সাপক্ষে লোকসেবকে**র রিপোর্ট বুলভ: ঠিক। ডা: বোষের বক্তৃতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি মা, তিনি বাংলায় বলিয়াছিলেন এবং আমি বাংলা ভানি না।" লোকসেবকের রিপোর্টে একুমারাপ্লার বস্তুতার scorched earth-এর কথা নাই। উহাতে আছে. **জীকুমারাপ্লা বলেন যে চাষীদের নিজেদের ব্যবহারের জ**ভ ছুই বংসরের ধান সঞ্চিত রাখা উচিত। ইহার অতিরিক্ত ক্সলট্টকু হাড়া আর একটও না দেওয়ার সাহস তাহাদের থাকা উচিত। প্রয়োজন হইলে তাহাদের কারাবরণ করা উচিত।

ষাভাবিক অবস্থায় সম্পন্ন চাষীর ঘরে ছই বংসরের বান
মন্ত থাকিত এবং উহাতে গ্রামের অন্টন দূর হইত, কিও
মুদ্ধের সময় ঐ সঞ্চর নই হইরা গিয়াছে। এবনও পর্যন্ত উহা
পুনর্গঠনের স্থাোগ আসে নাই। এই অবস্থায় হঠাং এক
বংসরের ছই বংসরের সঞ্চর রাখিতে গেলে দেশে দারুণ বাভাভাব
হইতে বাব্য। খাদ্য বিষয়ে দেশে এখনও যে অবস্থা তাহাতে
খাভ উংপাদনে ও বন্ধনে বাবা স্কট হইরা এক তিলও খাভাভাব
ঘটতে পারে এরূপ কাভ করা বা কথা বলা কাহারও উচিত
ময়। ডাঃ বোষ বা প্রীকুমারালার ভার লোকদের পর্কে
ইহা, আরও অভার। ঝোকের মাধায় বা রাগের কর্পে
লোককে বিপ্রে পরিচালনা করা নেতৃত্বের নিদর্শন নহে।
ছই জনে কে ফি বলিরাছেন তাহা লইরা তাহারা নিজের
এবং রিপোর্টারেরা এক্ষত হইতে পারিতেছেন না ইহা আরও

আক্রের বিষয়। বন্ধতঃপক্ষে, এই ব্যাপারে সভ্যাসভ্য সঞ্জি ভাবে নির্ণয় করার বাধা ধাহাই হউক, একথা ইহাতে প্রমাণ হইরা পিরাছে বে, মহাত্মাত্মী "প্রকৃত্ম লালছমে গিরগরা" বলিরা যে সন্দেহ করিয়াছিলেন ভাহার আত্ম পূর্ণ প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে। নিজের দলের বার্ণের জন্ত এবং অপরের দলের অপকারের জন্ত যে ব্যক্তি দেশের সাধারণের সর্ক্ষনাশের কথা ভাবিতে অবসর পায় না, ক্ষমভার লালসায় ভাহার অধঃপতন কভটা হইরাছে ভাহা বলাও বাহল্য।

### খাদ্যশস্থের মূল্যবৃদ্ধি

এই বিষয়ে একটা আন্দোলন পশ্চিমবলে চলাইবার চেপ্তা চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্তে পশ্চিমবল গবন্ধে তি একটি তথ্যপূর্ণ বিরতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রমাণ করিতে চেপ্তা করিয়াছেন যে, ধাত্তশন্তের মূল্য— ধানচালের মূল্য—গবন্ধে তি কর্তৃক ক্রেরের সময় আরও অধিক বাড়াইয়া দিলে মাত্র শতকরা ১৫ জন লোক উপকৃত হইবে, বাকী প্রায় ৮৫ জন লোকের মধ্যে ভ্মিহীন চাধী, শহরবাসীলোক ক্তিপ্রস্ত হইবে। এই বিরতি অমুমোদন করিয়া পশ্চিমবলের কয়েকজন কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষক একটি বিরতি দিয়াছেন ভাহা আমরা নিয়ে দিলাম:

"গত ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে পশ্চিমবক্স সরকার খান্ত-শক্তের মূলার্যনির বিরুদ্ধে সিনাস্ত বোষণা করিয়া যে 'প্রেস-নোট' প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের জীবনযাত্তার পথে এত প্রয়োজনীয় যে, ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অতি যত্তের সহিত আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

"আমরা গত গ্রিক্ষের করুণ দৃষ্ঠ ও কঠোর শিক্ষা প্রায়ই তুলিয়া গিয়াছি। ছ্র্তিক্ষ অহুসন্ধান কমিশনের বিবরণী আমাদের মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি উক্ত বিবরণীর বিধাদপূর্ণ পাতাগুলি উন্টাইয়া দেখি তাহা হইলে আমাদের মৃতিপথে উহার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলি উদিত হইবে। কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশের ছ্র্তিক্ষের সর্ব্বাপেকা অধিক দ্রপ্তরা বিষয়টি হইতেছে যে, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ছ্র্তিক্ষের অক্তম প্রধান কারণ এবং ইহা ভারতবর্ধের ছ্র্তিক্ষেম্বত্বর ইতিহাসে অন্বিতীর ঘটনা। আমরা মনে করি যে, আমাদের দেশে কেইই এমন কি অধিক ধান্ত উৎপাদনকারী ব্যক্তিগণ গত ছ্র্তিক্ষের বিধাদমন্ন ঘটনার পুনরার্ভি দেখিতে ইচ্ছা করেন না।

"শীবনবাত্রার জন্ম প্ররোজনীয় দ্রব্যাদির বর্জনান উচ্চমূল্য আমাদের দেশের জনসাধারণের বাহা ও পৃষ্টির কত অবনতি ঘটাইতেছে তাহা সর্বজনবিদিত। জন্ম আন্ত-বিশিষ্ট -বহু-সংব্যক্ষ ব্যক্তিগণ জীবনবারণের নিম্নতম মানের নিমে রহিয়াছেম। স্নতরাং বাদ্যক্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি হইলে তাহাদের হুংখ মুর্জনা অধিকতর বৃদ্ধি গাইরে। দেশের বার্ধের দিক হইতে ইহা বৃদ্ধিত দেওরা কোনমুক্তেই স্থবিবেচনার কাক

হইবে না। বাছারা অধিক ধাত উৎপাদমকারী এবং ধাত মঞ্তকারী তাঁহাদের বার্থের দিক হইতে দেখিলেও ধাদ্য-শক্তের বুল্য রৃদ্ধি করা উচিত হইবে না।

"আমরা ইহাও বলিতে চাই বে, সম্রতি থানের দাম
বাড়াইবাব কল করেক হানে বে আন্দোলন চলিতেছে তাহা
আমাদের সংগৃহীত তথাাদির দারা সমর্থন করা বার ন'।
পরস্ক জীবনযাত্রার ব্যবের মান বর্তমানে কমের দিকে হাইতে
আরম্ভ করিরাছে। এ সহকে ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতার
এসোসিরেটেড চেম্বার্স অব কমার্স-এর সভার মাননীর ডঃ
জন মাধাইরের বক্তৃতা এবং ১৩ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীর পার্গামেন্টে
ভারতের থাজমন্ত্রীর বক্তৃতা বিশেষ প্রণিবানবোগ্য। স্কুতরাং
বাজের মৃল্য বৃদ্ধির আন্দোলনের পরিণাম অতি শুরুত্বপূর্ণ এবং
ইহা যদি কলবতী হর তাহা হইলে জনসাধারণের মুর্গতি চরম
সীমার পৌছিবে।

"পরিশেষে আমরা বলিতে চাই বে, এই বির্ভিতে বাক্ষর করিবার আমাদের প্রধান ও একমাত্র অধিকার এই বে, আমরা এই দেশের জনসাধারণের একটি অংশ-বিশেষ। আমরা কোন রাজনৈতিক দলভূক্ত নহি। আমাদের নিজের কোন বার্থ নাই। আমরা আমাদের কুত্র শক্তির ঘারা কৃত্র ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দেশের সেবা করিরাছি। আমরা জানি আমাদের ভূকল বর বেশী দ্ব পৌছিবে না কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি থানের মৃদ্য বৃদ্ধির আন্দোলন সমর্থন করে না। গবন্থে কের প্রেস মোট আমরা মোটামুটভোবে সমর্থন করি।

"(১) যতীন্ত্ৰনাৰ ভট্টাচাৰ্য্য, সম্পাদক, আৰ্থিক ৰগং। (३) छत्तव उद्वाहाया, मातिकश छित्तक्रीत, त्यक्य कार्यम् এ७ (৩) অমরনাথ রার, স্বতাবিকারী, हेन्डामहित्र नि:। শ্লোব-দার্শরী। (৪) জিতেশরঞ্জন বোষ, ক্লবিক্লের, লকরপুর (२৪ পরগণা)। (৫) ভূলসীদাস মিত্র, কমন ম্যানেকার, মিত্র এটে । (৬) বিজয়কৃষ্ণ বমু, ব্যবসায়ী ও ক্ষমদায়। (৭) বভীত্র-নাথ চক্রবর্তী, আসাম কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধিদারক। (৮) रेम्पूछ्यन চটোপাধ্যায়, अवनवश्रीक नहकाती कृति ক্ষিশনার। (৯) হজ্যোতিনাৰ চটোপাব্যার, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষ কর্মচারী, পশ্চিমবল স্থায়-বিভাগ। (১০) বীরেজনাথ সেন: মেদিনীপুর করেষ্ট ও এগ্রিকালচার লি:। (১১) অভিতকুষার রার, শানেকার; বেলল সেণ্ট্রাল ব্যাক। (১২) বসভকুমার বিজ, ৰ্মিদার। (১৩) সভোষকুমার চক্রবর্তী। (১৪) ছর্গাদাস মওল, इयक, जाठीवराष्ट्रि । (১৫) स्तरक्रमाथ बिज, मण्डांमक, "शाम्र छे९भाषम" शक्किका।"

গৰবে তেঁল বিশ্বতি ও এই বিশ্বতির মধ্যে চাবের ব্যবের হিসাব সক্ষে বিশেষ উল্লেখ দেখি। বিখা প্রতি কৃষির ব্যব বিভিন্ন কেলার ও অঞ্চলের নানাবিব অবহার উপর নির্ভর করে; ব্যারের পার্থ ক্য জনেক সমরেই লক্ষণীয়। কিন্তু এরপ হিসাব
নাই বলিরাই নানাবিধ তর্কের কটলতা র্দ্ধি পার। গবরে তেঁর
পান্তশন্ত ক্ররের রীতি এক ক্রিলে কোন কোনও ছলে ক্রবকের
ক্রেরিধা হইতে পারে এরপও শোনা বার। জাবার জনেক সমর
দেখা বার বে ঘাটতি অঞ্চল হইতেও ধান চাল ক্রের করিবার
ব্যবহা হইরাছে। দৃষ্টান্ত-বরুপ, হুগলী ক্লেলার আরামবাগ
মহকুমার কথা বলা বাইতে পারে। এই অঞ্চল বর্ডমান
ক্রমেরীর কর্ম্মহল ছিল। এই অঞ্চলের অবস্থা বিশেষরূপে
ক্যানিবার ক্রেগে তাঁহার ঘটরাছিল। অবচ দেবিতে পাই যে
তাঁহার ক্রমনিত্ব ক্রেরিভাগ এই ঘাটতি অঞ্চল হইতেও থাজ্ঞশন্ত
সংগ্রহ ক্রিতেছে। এই অঞ্চলে যাতায়াতের কোন স্থাবিধা
নাই; কলে ক্রীত শন্ত রেশনের অঞ্চলে আনিতে অত্যবিক
ব্যর পঞ্চিয়া বায়। এই অঞ্চলের ক্রমক সম্প্রদারের পক্ষ
হইতে নিয়লিবিত অভিযোগও শোনা বায়:

৫৸/০ ও ৬/০ টাকা দরে বাস্ত কিনিয়া যদি বলা হয় বে চাষীদের উৎপাদন ব্যর ইহা অপেক্ষাও কম, এবং ঐ বাস্ত যদি ১০।০ টাকা মণ দরে মাননীয় সরকার কর্তৃক বিক্রীত হইলে বলা হয় যে সরকারী ক্ষতিপুরণ হইতেছে না, তবে মবাপথে বৈ রহস্ত থাকিয়া যায় তাহা কাহারও ব্রিতে সময় লাগে না।

এই প্রকার অভিযোগের প্রভাগের দেওরার দায়িত্ব কৃষিমন্ত্রী
মহাশরের, কেননা যেখানে একদল লোক স্বার্থপ্রণোদিত হইরা
কৃষকের মধ্যে অসজ্যেষ প্রচারের অপচেপ্তা করিতেছে সেগানে
তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সময়মত হওয়া প্রয়োজন।

### চাষের জন্ম সামরিক বিধি

ছই বিশ্বযুদ্ধের কদ্যাণে কগতের সমাক্ষ-জীবনে সামরিক বিবিব্যবস্থা, নিরমকান্থনের প্রবর্তন হইরাছে। ল্যাও আর্মি—ফ্রিকার্য্যে নিরোকত সন্তব্যক্ত শ্রহিক—এই শক্ষরের মধ্যে এ পরিচর পাওরা বার। দেখাদেখি আমাদের দেশের যুবকর্দ্দ, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীগণ কৃষি কার্য্যে নিরোক্তি করিবার কল্প "গণকোকে"র কথা বলিতেছেন। আমাদের কোটি কোটি ভূমি—হীন ক্রবকের মধ্য হইতে এই "গণকোকের" রংকট করা যার। আমাদের ছাত্রসমাজও "কৃষক মক্ষর রাক্রে"র প্রতিষ্ঠাকল্পে ক্রামাদের দিকেদের শক্তি নিয়োক ক্রিবার আগ্রহ প্রকাশ করিরা থাকেন বক্তার ও সংবাদপত্র গুন্তে। কার্যাক্রে তাঁহাদের এই ধ্বনি রূপারিত হইরাছে, এইরুপ কোন পরিচর এখনও আমরা পাই নাই।

কিছ বিদাতে গত ছই বিধরুছের সমর হইতে ইহার পরিচর পাওরা বাইতেছে। "সত্যাগ্রহ পত্রিকা"র ২৫শে পৌষ তারিধের সংখ্যার বিলাভ প্রবাসী একজন বাঙালী ছাত্রের একখানি পত্র প্রকাশিত হইরাছ। তাহা হইতে কোন কোন সংশ উদ্ধৃত করিরা দেখাইতে চাই যে ঐ দেশের ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ভাবের ও কর্ম্মের ব্যবধান স্চাইরা দিরাছে। লেখকের নাম ঞ্জিলরেজনাথ বোচ্ট:

"খুল কলেকের ছাত্র ছাত্রীরাই…Iand Force ( ভূমিলৈগুবাহিনীর ) প্রধান সেনানী। দেশের ও জাতির থান্ত সংরক্ষণে তাদেরও অবদান চাই। এই ভূমিলৈগু বাহিনীতে মাত্র হ'এক সপ্তাহের জন্ত হলেও যোগ দেওরা চাই। অত্যরূপ করেকটি ক্যাম্পে দেখকের করেক সপ্তাহ কাটিরে আসিবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। এটি বিটেনের মত এই ক্র দেশটিতে এই বছর মোট ১,৩০,৮৪১ জন বেচ্ছাসেবক । যোগ দিরেছিল। তার মব্যে আমরা বিদেশীর ছাত্রছাত্রী ছিলাম ২২,৬৩০ জন।" আমাদের "বাবুর" দেশে ইছা সন্তব কি ?

আমাদের দেশের ব্বকদের যেদিন শুভ বৃদ্ধির উদর হইবে, যেদিন তাঁহারা উদাম "লাখায়গ রুত্তি"র উত্তেহ্বনা ত্যাগ করিয়া নিষ্ণেদের ভবিশ্বং সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিধিবেন, সেদিন এই এপ্রের উত্তর মিলিবে।

### পাকিস্থানে ভারতবিরোধী প্রচার

ঢাকার 'আজাদ' নিয়মিত কলিকাতায় আসে. এবং এখানকার মুসলমানেরা আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিয়া থাকে। এই পত্রিকাটিতে অত্যম্ভ উগ্রন্তাবে ভারতবিরোধী সংবাদ প্রচার করা হয়। **পঞ্জাব এবং আসামে মুসলমানদে**র উপর "অত্যাচারে"র যে সমন্ত কাহিনী গত ২৬শে পৌষ তারিখের আভাদে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সারমর্শ্ব আমরা এখানে দিলাম। আগামী আন্ত:ডোমিনিয়ন সম্মেলনে বিষয়ট উপাপিত ভওয়া উচিত: তাহার দেরি থাকিলে ভারত-সরকারের তরক হইতে ইহার প্রতিবাদ পাকিস্থানে পাঠানো উচিত। আত্বাদ লিখিতেছে যে. পাকিস্থান ভারত-সরকারকে বিষয়ট জানাইয়াছে। সতা অধবা মিধ্যা যাহাই হউক না কেন. এ বিষয়ে ভারত-সরকারের নীরব থাকা উচিত নয়। এই সমন্ত প্রচারকার্যা এমন যে প্রতিবাদ না হইলে বর্মান লোকেরা উহা সভা বলিয়া প্রছণ করিবে এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয় স্থানেই তাহার কল ধারাপ হইবে। আজাদের করাচী ভাপিস হইতে প্ৰাপ্ত এক সংবাদে"ভূতে মিশ্ৰিষ্ঠ ভাটা খাওয়াইয়া মুসলিম মোহাজেরদের হত্যা; পূর্ব্ব পঞ্চাব কর্ত্বপক্ষের ক্ষত ষ্ট্ৰত্ত উদ্বাচিত : পাকিস্থানে শরণার্থী ৫৩ জন মোহাজেরের মৃত্যু ও হুই হাজার লোক অনুস্থ: পাকিহান কর্ম্বক ভারত-সরকারের নিকট অভিযোগ"--তিন কলমব্যাপী বভ বভ नित्रामामा नित्रा अथम शृंहात्र अरे সংবাদট अकानिए इरेहात् :

"আখালা কেলার কুরালা আশ্ররপ্রার্থীকেন্দ্রে মুসলিষ বোহাক্ষেরদের মধ্যে তুঁতে বিধ নিশ্রিত আটা গাওরানো হইত। গত নভেম্বর মাসে উক্ত ছাম হইতে আসার সময় টেনেই ১২ কম মোহাক্ষেরের মৃত্যু ছব্ব এবং মুই ফিলের মধ্যে জারও ৪১ জনের মৃত্যু হয়। তা ছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার মোহাজেরের মধ্যে প্রায় ছুই হাজার ব্যক্তিই বর্তমানে অস্ত্রু হুইরা পড়িরাছে। পরীকা করিরা দেখা গিয়াছে যে সকলই তুঁতে মিপ্রিত জাটা খাওয়ার কল। এ সম্পর্কে পূর্ব্ব পাঞ্চাব সরকার কোন জ্বাব না দেওয়াতে পাকিস্থান সরকার কর্তৃক ভারত-সরকারের নিক্ট অভিযোগ করা হইয়াছে।"

ঘটনাট গত নবেছর মাসের বলিরা গোড়ার লেখা হইরাছে, কিন্তু পরে তারিখ দেওয়া হইরাছে নভেম্বর ১৯৪৭। সংবাদের শেষে মন্তব্য করা হইরাছে, "পূর্ব্ব পাঞ্জাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্দ্ধারীগণ পূর্ব্ব পরিকল্পনা অন্থ্যারী মুসলিম মোহান্তেরগণকে হত্যা করার কার্য্যে লিপ্ত ছিল বলিয়া শেষ উপার হিসাবে পাকিস্থান সরকার ভারত-সরকারের সহিত এ বিষয়ে লেখা-লেখি করিতেছেন।"

ছুই বংসরাধিক কাল পুর্বের এই ঘটনার তাংপর্যা এই যে পূর্বে পঞ্চাবে যাহারা বিষাক্ত আটা খাইল তাহাদের ভারত প্রান্তে কিছু হুইল না, পাকিছানে চুকিবার পর হুঠাং সকলে মরিতে বা অসুস্থ হুইতে আরম্ভ করিল। ছুই বংসর পরে এখন আবার এই সব কাহিনী নৃতন করিয়া প্রচার অর্থহীন মোটেই নয়। ভারত-সরকারের সাবধান হওয়া অবশ্ব করিয়া, উপেক্ষা করিলে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্তিকর হুইবে। নির্ক্রলা মিধ্যা প্রচার অকারণ করা হয় না।

আসামে মুসলিম নির্যাতনের কাহিনী আসামের বাাপার আধ্নিক এবং সমান চমকপ্রদ। উহা এইরপ:

"নোমেনশাহী, ৮ই কাছ্যারী।—নোমেনশাহী জেলার

ক্রিশাল থানার জন্তুর্গত চরকুমারিয়ার জনাব জাবছল হামিদ
কানাইতেছেন:—গত ৩০শে ডিসেম্বর আমরা ধানীথোলা
চরকুমারিয়া হইতে ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা মোট ৯ জন
জান্ত্রীয় বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। বিজনী ট্রেশনে
ট্রেন পৌছিলে কভিপর লোক অপ্রশন্ত্র লইয়া আমাদিগকে ও
আমাদের কামরার অভাভ ধাত্রীকে আক্রমণ করে। বছ
অন্থ্রেরার উপরোধ সম্ভেও তাহারা প্রী পুরুষ নির্বিবশেষ
জত্যাচার চালাইতে থাকে। পুরুষদের দান্তি চূল পুড়াইয়া
দেয় ও মাক কান কাটিয়া দেয়। মেয়েদের উপরও অন্ত্রপ
নৃশংস আক্রমণ চালাইতে তাহারা কম্বর করে না।

"ভতংপর গাড়ী সারভোক টেশনে আসিলে আমাদিগকে 'ক্ষহিন্দ, ক্ষরতালী' ধানি করিতে করিতে কামরার বাহিরে কেলিয়া দের। মরণাপর হইয়া ভতিকটে টেশন মার্চারের 'নিকট যাইয়া আমরা সমন্ত কথা খুলিয়া বলি। কিন্তু টেশন মার্চার আমাদের কথার কোনরপ দ্রকেপ করে না।

"ব্যর্থ হাইরা আমরা সরভোগ থানার দারোগার নিকট, যাইরা আমাদের করুণ কাহিনী বিহত করিতে চেষ্টা করি। উক্ত দারোগা আবেদন শোনা ত দ্রের কথা; অপর পক্ষে আমাদিগকে আটক করিয়া রাখে। যথাসক্ষ দিরা সেখান হইতে মুক্তি পাইয়াছি। কিন্ত অভান্ত আট জনের কোন খবর জানি না।"

চুলদান্তি পোড়ানো এবং নাককানকাটা অবহার নর জন প্রীপুরুষকে দেবিরা ষ্টেশন মাষ্টার বা দারোগার মন ভিজিল না, ঐ অঞ্চলে বত সংখ্যক মুসলমান থাকা সত্ত্বে কাহারও নজরে এই মর্শ্বন্ধদ ব্যাপার পভিল না, এ বিষয়ে ভারতীয় অক্তঃ মুসলমান এবং ইংরেজ-চালিত সংবাদপত্রসমূহে একবর্ণ প্রকাশিত হুইল না—এরপ গঞ্জিকা ধুম প্রস্তুত গল্প বিশ্বাস করিতে জামাদদের যতটা বাধা লাগে ধর্ম্মান মুসলমানের ততটা না লাগিতেও পারে। যাহা হোক পাকিহানে আজাদের সম্পাদকীয় পৃঠার অতিশয় গুরুতর সংবাদ রূপে ইহা স্থান লাভ করিরাছে।

আর একটি "ঘটনা" এইরূপ:

"রংপুর, ২৭শে ডিসেম্বর। আসাম হইতে প্রত্যাগত এক বাক্তি জানাইতেছেন:—প্রায় ১৫।১৬ দিন পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বিজনী থানা এলাকার সোনাই— খোলা প্রামের মুসলমানগণ সাক্ষাং মৃত্যুর হাত হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পায়। ঘটনার দিন শুক্রবার ছিল। উক্ত প্রামের মুসলমানগণ মসজিদে যথন জুলার নামাক্তে রত ছিল, তখন জনৈক সাব ডেপুট কালেক্তারের নির্দেশক্তমে হিন্দুগণ উক্ত মসজিদে অগ্রি রংযোগ করে। নামাক্তে রত মুসলমানগণ কোন প্রকারে সালাম ফিরাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া সাক্ষাং মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়।

"উক্ত সাব ভেপ্টির উপস্থিতিতে এবং তাহার নির্দেশক্রমে হিন্দুগণ উক্ত থানা এলাকার বল্পমগুড়ি এবং সামুখাখারী প্রামধ্যে যথাক্রমে ৯ ও ১৫ থানা বাড়ি এবং সামুখাখারীর একটি মসন্ধিদ অগ্নি সংখোগে তত্মীভূত করিয়া কেলিয়াছে। এইরূপ ভাবে প্রত্যহ আসামে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের উপর হিন্দুর অভ্যাচার বাড়িয়া চলিয়াছে।

"কোন কোন স্থানে মুসলমানের জমি থাসে আনিয়া হিন্দুদের নিকট পতান দেওয়া হইতেছে। অত্যাচারের তরে মুসলমানগণ দলে দলে কংগ্রেসে নাম লিখাইতেছে।"

শেষ কথাট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

### वर्षमान गािकद्धेर्ए ते विकाशि

বৰ্জমানের জেলা ম্যাজিট্রেট জীবুজ বসন্তকুষার বন্দ্যোদ পাব্যারের রাজ্যর বর্জমানের "দৃষ্টি" পত্রিকার (৩১শে ডিসেখর) নিয়লিবিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হটরাছে:

"সংবাদপত্র মারকত এবং লোক পরস্পরার সকলেই অবগত আহেন বে কিছুদিন পূর্বে বর্জমান জেলার কাটোরা মহকুষার অন্তর্গত অপ্রবীপের কডিপর বারিস্কলন্দ্রীন লোক অঞ্চলভাং বিবেচনা না করিরা হুইট পুলিসের রাইকেল ছিলাইরা লইরাছে। বিশাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই সব
ব্যক্তি সাংবাতিক অপরাধর্লক, বিশেষতঃ সমাজবিরোধী ও
রাজনৈতিক ছুরভিসন্ধি-প্রণাদিত হইরা এই কাজ করিরাছে
এবং সকলেই খীকার করিবেন যে, এইরূপ হর্মা কিরাছে। তবুও
আমার বারণা তাহারা অপর হুট্ট লোকের দারা প্রবৃদ্ধ হুইরাই
জ্রৈরণ শুরুতর অন্তার করিরা কেলিরাছেন এবং এবনও
সংশোধনের পূর্ব অবকাশ রহিরাছে। স্প্তরাং যদি এই
বোষণার ১০ দিনের মধ্যে রাইকেল হুইট কেরত দেওয়া হয়
তবেই অপরাধীর পক্ষে অন্থ্যাচনা ও সদিছা প্রকাশ পাইরাছে
বিলরা বরা হুইবে এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ মার্কনা
করিতে প্রস্তুত থাকিব।"

ইহার পরবর্তী অংশে "সমাজের সকল গুরের সদ্বৃদ্দিসম্পন্ন লোকের" নিকট রাইকেল উগারে পুলিসের সহায়তা করিবার অভ আবেদন জানান হইয়াছে।

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিট পথখে বিশেষ কোন মন্তব্য করিবার আবশুকতা আছে বলিরা মনে হইতেছে না। শুধু এইটুকু জানিতে কৌতৃহল হইতেছে যে, রাইফেল অপহরণের ভার শিনাল কোডের শুরুতর অপরাধ মার্ক্তনা করিবার অধিকার কো মাজিপ্রেটদের কবে এবং অগ্রপশ্চাং বিবেচনা করিয়া দেওরা হইরাছে তো ?

### হাইকোর্ট সংস্কার

কলিকাতা হাইকোর্ট সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে रेिज्दर्स जामता निविद्यादिनाम। हारेदकार्टित এनाका. **श्रठेनश्रनामी এवर वाश्रवाधमा हेरदाक क्षामटम विटम्मीट**मंत्र স্থবিধার জ্ঞা সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে ভারতীয়েরা উহার স্থবিধা ভোগ করিরাছেন। কিন্তু উহাতে দেশবাসীর সেরূপ কোন লাভ হয় নাই। বোধাইয়ে সিট কোর্ট প্রতিষ্ঠা দারা দেশের লোকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাভা হাই-कार्टेंत अलाका अपन शृर्कात आत्र अक-ठ्रुप शिर्म के का हिता है। স্থতরাং দীর্ঘকাল বিচারক সংখ্যা পূর্ববিং রাখার আবস্তকতা पाकित्व मा। এটर्मी श्रथा এবং ব্যারিষ্টার ও এডভোকেট পাৰ্থক্য কলিকাতা হাইকোটের একটি অসঙ্গত বিৰি এই इरेक्टर अथन डेक्टिया याख्या डेक्टिंग मध्यकि वाश्मा-मत्रकाद हारे (कार्षे भरकारतत कथा विरंत्रामा कतिवात क्षेत्र अक्षे किसिक শিষ্ত করিয়াছেন। কমিটর গঠনপ্রণালী দেবিয়া কিন্ত উহার উপর অনসাধারণের আত্ম আনে নাই, লোকে মনে ক্ষিতেহে যে উহা সমস্তাট ৰামাচাপা দেওয়ায় জন্ত গঠিত बरेबाट्य अवर अ विवदंत भरवाष्ट्रपात चार्तीहमा । यूक् व्हेशास्त्र । क्रिकित एम स्म नमरकत मर्दा आरक्ष रहतात्रम्यान-बर्ग क्लिकाण हारेट्कार्टेंब ध्रशन विष्ठांब्रगणि, (मर्टक्रीडी-क्रत्थ वांश्ला-जबकारवब क्लिव क्लिक्स (जर्क्कावी, लिम क्ल वाजिडीत, हरे वम अवस्थादकडे, मक्चन वारतत अक वन वेकीने अक कन अहेमी अवर अक कम करमत्याश (कना कक। 'जयवे

পশ্চিমবঙ্গের মক্ষণ বারের প্রতিনিধিরূপে লওরা হইয়াছে वर्कमात्मत्र अकवन मूत्रममान छेकीमरक। हिन्दुशान क्षेत्रार्ट পত্ৰ লিধিয়া এক ৰুন উকীল বলিতেছেন যে কমিটির গঠন विश्वास कथा हिल (य बार्तिक्षेत्र २ वन, এएट्याक्ट २ वन, यक्त्रल वादात २ वन, अवैनी ১ वन, भाविधति व विश्वितातित ১ बन बाह-जि-अन ১ बन-अहेक्स > बनक नहेब्रा किमिक পঠিত হইবে। কিন্তু কাৰ্য্যতঃ দেখা যাইতেছে চেম্বারম্যান वारम ৯ जन ममस्यद विभिनावश के करण इस नारे, नादिश्वेत এক জন বেশী এবং জেলা বারের উকীল ১ জন কম লওয়া তইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত বন্ধ থাতাকে লওয়া হইয়াছে তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা বিষয়ে কিছুই জানা নাই। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে নৃতন যুগের উপযুক্ত পরিবর্তনের কথা বলিতে পারেন এরপ এক জন মাত্র স্থপরিচিত লোক, ঐজতুল গুপ্ত, কমিটিতে স্থান লাভ করিয়াছেন। এই কমিট বাতিল করিয়া দিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তক উহা গঠন করাইয়া লইলে এইরূপ সমালোচনার অবসর থাকিবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের অধি-বেশন এই মাদেই আরম্ভ হইবে, স্বতরাং ইহাতে অস্ববিধা বা বিলম্ব কোনটিই হইবার কথা নয়।

### হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশন

গত ১০ই পৌষ শনিবার কলিকাতা নগরীতে হিন্দু মহাসভার অহঠান আরম্ভ হয়। ইহার উদ্বোধন করেন শ্রীবিনারক
দামোদর সাভারকর। এই ক্লিপ্রেচ্ঠ ও ত্যাগিপ্রেচের পরিচয়
দিতে হইলে বর্ত্তমান শতাকীর প্রথম দলকে যাইতে হয়।
লোকমান্ত তিলকের অহপ্রেরণার মহারাট্রে যে নৃতন "কীবনপ্রভাত" দেখা দেয়, সেই সময় হইতে ১৪ বংসর বীর সাভারকর
দেশের স্বাধীনতার ক্ত বীপান্তর দওভোগ করিয়াছেন;
রঙ্গিরি কেলায় প্রায় ১২ বংসর অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৭
সালে যথন বোলাই প্রদেশে কংপ্রেসী মন্ত্রিছ প্রতিষ্ঠিত হয়
তথন তিনি মুক্তিলাভ করেন, এবং নিক্রের বিশ্বাসের প্রেরণায়
হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। গান্ধীকীর নেতৃত্বে কংপ্রেসের
"মুসলিম তোষণনীতি"র বিরোধী ছিলেন বলিয়া এবং রায়্লীয়
ব্যাপারে "অহিংসা" নীতির প্রয়োগ অবান্তব বলিয়া ভিনি
কংপ্রেসে যোগদান করিলেন না।

হিন্দু মহাসভা তাঁহাকে নেতৃত্বের পদে বরণ করিয়া লইল; তিনি ইহার কর্মপন্থাকে গতিশীল, সংগ্রামমূদী করিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সকল হয় নাই বলিয়াই ব্রিষ্টিশ শাসনের অবসানে কাতীয় জীবনের নব-সংগঠনে হিন্দু মহাসভার কোন প্রভাব বিস্তার দেখিতে পাওয়া মাইতেছে না। এই পটভূমিকায়ই এই রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের বিচার করিতে হইবে। এ কথা জন্মকার করিবার উপায় নাই বে গত ১২৫ বংসরের শিক্ষার কলে শিক্ষিত হিন্দুর মন গোঁভামির আহ্বানে মাতিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই ক্ষেকামান্ত হিন্দু সংস্কৃতির নামে কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের ভাকে তাঁহারা দিবাবিহীন চিত্তে সাভা দিতে পারেন না।

সেইক্স্মই ছিন্দু মহাসভার রাক্নীতিক সংগঠনের মধ্যে অনেক হিন্দুই অমুপ্রেরণা পান না।

হিন্দু মহাসভার বর্তমান অধিবেশন উপলক্ষেও এই অবস্থাটা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অভ্যথনা কমিটির সভাপতি শ্রীউপেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদিত 'দৈনিক বসুমতী" পত্রিকার কংগ্রেসের কর্মপন্থা সম্বন্ধে তিক্ত মন্তব্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না: তিনি ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির ভারত-ত্যাগের ফলে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যাকরী হইয়াছে, তাহাকে "হাৰীনতা" নামে অভিহিত করিতে অপারগ বলিয়া গর্কা অমুভব করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতিরূপে যে বঞ্তা তিনি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও সেই মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বীর সাভারকরের উদ্বোধনী বক্তৃতায় কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। মহাসভার সভাপতি ডা: শ্রীনারায়ণ ভাস্কর খারে মহাশয়ও বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার এই নুতন নেতার মত সমর্থন করেন নাই। মনোভাব ও মতভেদ প্রকাশের মধ্যে এই পার্থক্য হিন্দু মহাসভার নেতত্বে অন্তৰ্নিহিত বিরোধের কথা ৰূগৎ সমকে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। এই পার্থকাটা বুঝাইবার জভ বীর সাভারকরের বক্ততা হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

"অতীতকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নানা সাহেবও थेजाद अक मिन विमाहितन. 'शका एए अ ताकारक अप-এত দিনে সেই ধ্বনি সাধ্ক হইয়াছে। রাজাকে ধাকা দিয়া সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ আর রাজা নাই। একণে রাজার প্রতীক দিল্লীর সরকারী ভবন হইতে নামাইয়া ফেলা হইতেছে এবং তংপরিবর্ত্তে ছিন্দুর প্রতীক ( অশোক গুম্ব ) তথার সংস্থাপিত হইতেছে। স্বতরাং (मधा याहेरलह एव. विस्ता स्त्रानाल कतिया ठानियार । किस्त সমস্তা এই যে, তাহারা যে ক্ষলাভ করিয়া চলিয়াছে তাহা তাহারা বীকার করিতে স্থানে না। নেপোলিয়ান এক দিন বলিয়াছিলেন যে, ত্রিটিশরা হারে বটে: কিন্তু তাহারা হার বীকার করিতে জানে না। বক্তা সেই বাক্যই ঘুরাইয়া বলিতে চাহেন যে, হিন্দুরাও বিশ্বয় লাভ স্বীকার করিতে শানে না। তাহারা বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তংসত্ত্বেও আৰও অনেকের মনে এইরূপ হতাশার মনোভাব দেখা যায় যে. ভারত বাধীনতা পাইলেও পাকিস্থান স্ষ্টি করা হইরাছে। ভারতবর্ব সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া আনা যায় নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে হতাশার কারণ নাই। হিন্দুরা তো এক দিন সমগ্র ভারতবর্বই হারাইরাছিল। আজ সেই ছত-সম্পত্তির তিন-চতুর্পাংশই তো ভাহারা উদ্ধার করিয়াছে।"

আশা করি, বদীর হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃদ্দ এই পার্থ ক্যের অর্থ অদরদম করিরা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

### কোচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গ

১৭ই পৌষ ভারিখে আফুঠানিকভাবে কোচবিচার রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভু ক্ত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে কোচবিহারের রাজা বাহাছরের হুদয়ের স্বীকৃতি ছিল, ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। তিনি প্রকাঞে বির্তি দান করিয়া এই অন্তর্ভু ক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন. তিনি আসাম প্রদেশের সঙ্গে মিলন আকাজা করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের সাড়ে ছয় লক্ষ্ অধিবাসীর একাংশ বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধী। কোচবিহার-রাজ্য প্রজা কংগ্রেসের সভা-পতি জনাব আমাহলা আহামদ তাঁহাদের মুখপাত : তাঁহারা কোচবিহার রাজ্যকে "কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনিবার ছভ অমুরোধ করিবেন: যদি ইহা অসম্ভব হয় তাহা হইলে কোচবিহারকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার ক্র অন্থরোধ করিবেন।" এই বিরোধিতার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "দীর্ঘদিন ধরিয়া কোচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা আমাদের উপর নির্বাতন চালাইয়া আসিতেছে; সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি কোন দিক হইতেই তাহাদের সহিত আমাদের কোনরূপ সাদ্ভানাই।"

কোচবিহারের রাজা বাহাছর এই অষ্ঠানে বোগদান করেন নাই; কয়েকজন হিল্পুও যোগ দেন নাই বলিরা মনে হয়। কেজীর মজিসভা এই বিরোধিতা অপ্রান্থ করিয়াছেন কেন, আমরা জানি না। রাজার কথা বুবিতে পারি; তাহার শাসনক্ষমতা কাডিয়া লওয়া হইবে এই ব্যবহা তাহার ভাল লাগিতে পারে না। রাজপরিবারের অভাভ লোকের মনোভাব স্পষ্ট নয়; কেহ কেহ প্তন বিধান খীকার করিয়া লইয়াছেন। অবিকাংশ লোকেই ইহা যুগধর্ম বলিয়া প্রহণ করিয়াছেন। ভারতরাপ্তে রাজতন্তের অবসান হইল। রাজ্যের মুসলমানধর্মীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪০ জন; এই সম্প্রদারের বাভাবিক মনোভাব কি তাহা আমরা জানি; তাহারা অপর ধর্মী প্রতিবেশী লোকের সক্রে সমানভাবে চলিতে জানে না। নানা বিস্কৃশ অবস্থার দক্রন এই রাজ্যে স্বানার প্রায় একটা বাঁটি ছিল। তাহা ভাঙিয়া পড়িল। সেইজভই জনাব আমাস্রা আহামদের বিযোদগার।

রাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলা। স্থতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত মিলিরাছে, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে মিলিত করিবার চেষ্টা যে হর নাই, তাহা বলা যার না। এই রাজ্যের অন্তর্ভু জিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিধি বাড়িল ১ হালার ৬ শত ১৮ বর্গমাইল। এই অঞ্চলে ধান উৎপন্ন হয় প্রচুর—৪০ লক্ষ মণ; তামাক ২ লক্ষ ৩০ হালার মণ; পাট ৬ লক্ষ মণ। অঞ্চান্ত বনলাত ক্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে পারা সহক্ষ—হদি বর্ডমান রুগোপধােরী ব্যবহা অবলহন করা হয়। ভবিয়তের এই উন্নতি নির্ভর করিবে এই অঞ্চলের লোকের

শ্রমণজ্ঞির উপরে, আর যাহার। এই রাজ্যের নানা ভাগে নৃতন করিয়া খর বাঁধিবেন। ইহারা অস্ততঃ বাভাবিক ভাবেই পূর্ববেদের বাস্থহারা জনসমষ্ট হইতে আসিবে। কোচ-বিহারের পশ্চিমবঙ্গভূজি তাহাদের এই জীবন-মুদ্দে আহ্বান করিতেছে।

কিছ পশ্চিমবদের সম্পূর্ণ রূপ এখনও কুটিরা উঠিতে দেরি আছে। বিহারে অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী অঞ্চল যথন পশ্চিমবদের কোলে কিরিরা আসিবে তথনই এই আকাক্ষা পূর্ণ হইবে। ১৯১১ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে বিহারী নেতৃবর্গের পক্ষ হইতে এই প্রতিশ্রুতি দেওরা হয়। মানজুম, বলজুম ও মহানন্দা নদীর পূর্বাঞ্চল এই প্রতিশ্রুতির বিষরবন্ধ ছিল। কোচবিহারের পশ্চিমবদে অন্তর্ভুক্তি মহানন্দা নদীর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যাবর্ত্তনের পক্ষে স্কুক্ত আরও দৃচ করিরাছে। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এখনও দেখা যার পশ্চিমবদের সঙ্গে কোচবিহারের সহক্ষ ও বাভাবিক বোগাবোগের ব্যবহা নাই। ইহাতে কোচবিহারকে শৃতন করিরা গ্রিয়া ভূলিবার পথে নানা বাধার স্টি হইবে।

পশ্চিমবদের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রার এই অঞ্চলের অধিবাসীরন্দকে ও পূর্কবিদ হইতে আগত ২৫,০০০ পূরুষনারীকে অনেক ভরসার কথা শুনাইরাছেন, সংগঠনকার্যো
তাহাদের সাহায্য চাহিরাছেন। রাব্রের পক্ষ হইতে যথেপ্ট
আরোক্ষন করিলে, এই অঞ্চলের শ্রমশক্তি ও বৃদ্দিক্তিকে
পূতন করিরা উদ্দ করিতে পারিলে তাহার আবেদন ব্যর্থ
হইবে না। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মনে যে ভর আছে
তাহা দূর করিতে যে সংযম ও সহাম্পৃতির প্ররোক্ষন তাহা
আমাদের সকলের চরিত্রে কৃটিরা উঠুক, এই শুভ মুহুর্তে সেই
প্রার্থনা করি।

### বাঙালীর সামরিক ঐতিহ

পশ্চিমবঙ্গে আন্তে আন্তে একটা সামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে বলিরা মাবে মাবে দৈনিক সংবাদপত্রে বির্তিদেখিতে পাই। সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে এই বিষয়ে জনসাবারণকে অবিকতর সজাগ করিবার কোনরূপ চেষ্টা যে হইরাছে, তাহার পরিচয় পাইতেছি না। হরত যে মন্ত্রী মহালারের উপর এই কাজ্যে দারিত্ব পড়িয়াছে তিনি ইছা করেন না—এখন, এই সংগঠনের সমর, একটা হৈ-হলোড় করিয়া শক্তিকর করা হর। এরপ কথাও শুনিয়াছি যে পরদেশী রাইকে আমাদের আবোধন-উভোগের কথা জানিতে না দেওরার নীতি হইতে বর্জনার গোপনীয়ভা অবলহন করা হইতেছে।

এই নীভির সণক্ষে বে যুক্তি প্রদর্শন করা হউক না কেন, বাঙালী সমাকে নামরিক বৃত্তি সহতে এবনও একটা স্পষ্ট বারণা কেবা দেৱ নাই। বেশের চারিদিকে যুবক সম্প্রদারের মধ্যে বে উচ্ছ্ খলতার প্রবৃত্তি উদপ্র হইরা দেখা দিয়াছে, তাহা সংখত করিতে হইলে ইহাদের সামরিক শিক্ষার বিধিব্যবস্থার অধীন করিতে হইবে। তাহার জন্ত চাই এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা। বাঙালী মুবকরন্দকে অতীত ইতিহাস গুলাইতে হইবে; বর্জমানের সামরিক আরোজন-উদ্যোগের কথা গুলাইরা লাতিকে বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সক্ষাগ করিয়া তুলিতে হইবে। বাহারা বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার সময় বিদ্রোহী-শক্তির সংগঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, জাতির পুঞ্জ জাত্র-প্রবৃত্তি জাপ্রত করিয়াছিলেন, তাহাদের এই নৃতন সংগঠন কার্য্যের দায়িত্ব প্রহণ করিবার ক্ষম্ব আহ্মান করিতে হইবে। হয়ত তাহাদের বর্তমান রণনীতি সম্বন্ধে আন ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের বৈপ্লবিক ক্ষাবনের অহ্মপ্রেরণায় এই অভাব পূরণ করা কটিন হইবে না। আমাদের চোবের সামনেই এই বিষয়ে টাইকি-ষ্টালনের উদাহরণ অল-অল করিতেছে।

বাঙালী চরিত্রের মধ্যে যে বিদ্রোহী ভাবের একটা ঐতিহ্ আছে, তৎসম্বন্ধে একটি নৃতন প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিরাছে। কাশীর "উত্তরা" নামক মাসিক "প্রবাসী বাঙালীর" মুখপত্র বলিলে অত্যক্তি হইবে না। পত্রিকাখানি প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে বাঙালী সংস্কৃতির তন্ত্রধার হইয়া উত্তর-ভারতে বিরাক্ষ করিতেছে। সেই পত্রিকার গত অপ্রহারণ সংখ্যায় "বাংলার রাক্ষনীতিক ইতিহাসের ধারা"—এই নামে একট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছে। প্রবন্ধটি দিলীর মিটো রোড বেঙ্গলী ক্লাবের অধিবেশনে পঠিত, তাহার লেখক ঐঅরীক্রকিৎ মুখো-পাধ্যায়। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই ধারণা দৃচ হয় যে, ইংরেক্ষ আমলের ভায় মুসলিম আমলেও বাঙালীকে দাবাইয়া রাধিবার চেঙা রাইনীতির অল ছিল। লেখক "সয়ের মৃতাক্ষরীনের" লেখক গোলাম হোসেনের লেখার উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে নিয়াংশ তুলিয়া দিলাম:

" এছকার বলিতেছেন যে, ইংরেজের একটা প্রধান দোষ হইতেছে বাংলার জ্যানারিদিগকে বিশাস করা ও শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের প্রাধান্ত দেওরা। এই বলিরা তিনি বাংলার জ্যানারর্গের সন্থন্ধে প্রায় এক পাতার উপর নির্জ্ঞলা নিক্ষা বর্ষণ করিরাছেন। মোটের উপর তিনি বলিতেছেন, বাংলার এই জ্যানারবর্গ জ্ঞান্ত হুর্লান্ত প্রস্তুত ; মুসলমান রাজ্যজ্ঞির বিরুদ্ধাচরণ ইহাদের বুড়াব ; সুরসং পাইলেই ইহারা বিজ্ঞোহ বা গোলমাল করিবে; জ্ঞান্ত এই জ্যানারবর্গকে জ্বলেল জ্ঞানার ইংরেজের জ্ঞান্ত জ্ঞার। গোলাম হোসেনের কথা আর্ল নিক্ষাচ্চলে স্থতির ভার শুনার মাদের করে। ' '

ৰাতীয় প্রস্থৃতির এই প্রমাণ মনে রাধিয়া পশ্চিমবদ্বের সামরিক সংগঠন করিতে হইবে। প্রায় দেছ শত বংসরের अश्मीमत्मत चर्णाव शृत्रण कतिए हरेला, क्रमम-(शर्मा ও वत-মুণো বাঙালীকে বিষ্ণুপুর বীরভূমের আদর্শে অমুপ্রাণিত করিতে হইলে ঐ পুরাতন কথা ভুনাইতে হইবে। গুরুসদর দর রায়বেঁশে নৃত্যের যে ইতিহাস "বঙ্গলন্ধী" মাসিক পত্রিকায় বিরত করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে এই সংগঠন-কার্য্য কটিন হইবে না। সমাজের অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গের "অভ্যত্ত" ৰাতিসমূহ আৰু "অজ্ঞাতবাস" করিতেছে। ভারতরাষ্ট্রের বাধীন ব্যবস্থায় সেই "অজ্ঞাতবাসের" লাম্থনা অতীতের হু:বপ্প বলিয়া মনে করা উচিত। রাষ্ট্রচালকবর্গ এই ইতিহাসের रेक्टि वृतिया जाशनारमञ्जू कर्छन्। श्वित कङ्गन ।

ছাত্রসমাজে উচ্ছু খালত। বৰ্জমানের "আৰ্থ্য" পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত व्हेशार्ष :

তুচ্ছ একটা খেলা লইয়া, জনৈক চিকিৎসক শিক্ষকের সাময়িক একটা ব্যবহার লইয়া অভিজ্ঞাত বংশের, ভদ্র-গৃহস্থের শিক্ষিত সম্ভানেরা ছই দিন ধরিয়া যে অক্লাম্ভ রণ-ছর্ম্মদ হইয়া উঠিবেন,—ইহা বিশ্বয়ের সহিত একটা मधािक लब्बात विषय। वाश्लात (व यूवक এक मिन অর্দ্ধোদয় যোগে সেবাকার্য্য করিয়া, দামোদর বন্যায় আজোৎসর্গ করিয়া, বিশ্বমানবের শ্রহ্মা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারাই আৰু অসহিফুতার চরম মাত্রা প্রদর্শন করিল। ঘটনাটা যতই ভাবিতেছি,-ততই মনে হইতেছে কাঞ্জী ও নিগ্রো-ছুইটি আরণ্যক বর্ষরতা-্যেন উন্মন্ত তাওবে মাতিয়াছে। যেন মরুভূমির ছুইট উপজাতি কিন্ত হইয়া উঠিয়াছে!! निका, সংস্কৃতি, কালচার, উচ্চ निकाর মহিমা-এ্যাডভালমেণ্ট অব্ লারনিং-এক ভন্ম আর ছাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া গেল ! . . কাহাকেও অভিযুক্ত করিতেছি না। আত্ত্বিত হইরা ভাবিতেছি--আমাদের ভবিষ্যৎ কি ? কোণায় যাইতেছি ? শতবর্ষের যুরোপীয় শিকা সভ্যতা কোন আমুরিক অসংযমের মাবে আমাদের টানিয়া লইয়া যাইতেছে। একটা কথা কৰ্তব্য-বোৰে বলিতেছি--বর্দ্ধমানের মহারাজাবিরাজ আমাদের স্নেহ-ভাকন। তাঁর পূর্বক প্রতিষ্ঠিত বিভামন্দির লইরা একটা কুরুক্তের কাও হইয়া গেল। তাঁর একবার উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। আজও বর্ত্তমান তাঁহাকে মান্য করে। ় তিনি সন্মৰে দাঁড়াইলৈ ছাত্ৰদল নিশ্চয়ই শাস্ত হুইত।

কলিকাতার ছোঁরাচ মকবলেও বিভারলাভ করিতেছে। যে বর্মরতা কলিকাতার রাভা-বাটকে বিপংসভুল করিয়া তুলিরাছে তাহার কারণ সহতে সমাজের হিতাকাজী সকলেই সম্বিভর চিন্তা করিতেছেন। ইহা কেবলমাত্র ছাত্রসমান্দের

মধ্যেই নিবদ্ধ নর। গত ১৮-১৯-২০শে পৌষ ভারিখে কলিকাতার জিকেট বেলা উপলক্ষে যে বর্ষরতার উদাদনা দেখিরাছি, তাহা লক্ষ্য করিয়া লক্ষার মির্মাণ হইতে হর। বিদেশী বাঁহারা ভারতীয়ের সঙ্গে ধেলা করিতে আসিরাছিলেম. তাঁহাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিবার কর্ষব্য ভূলিয়া আমাদের ষুবকরন্দ দেশের গৌরবর্দ্ধি করেন নাই।

এই রোগের চিকিৎসা কি. তাহাই এখন ভাবিতে হইবে। (बनात गार्ट रेटा वक कतिए टरेल (बलाबाएलन बरेक्न সহস্র সহস্র বর্মরদের সন্মুখে খেলিতে অধীকার করা উচিত। क्षनिश्चाि अकवात किएक वीत बाज्यान (धनात मार्फ চীংকার ও উন্মাদনা দেখিয়া খেলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন: এই ভং সনায় জনতা শান্ত হইয়াছিল ৷ আমাদের যুবকরন্সকে সামরিক জীবনের কঠোর শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দিলে ইহার এইরূপ বাধ্যতাবুলক শিক্ষায় প্রতিবিধান হইতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় অলস আড্ডালারী বন হইবে। উচ্ছুখলতার মূলে কুঠারাখাত হইবে। এই ব্যবস্থা পরীক্ষার যোগ্য।

### মণিমেলা সম্মেলন

चामारमञ्ज नमाच-कीवरनत वर्खमान छेळ्, धनचार वाकानीत একমাত্র পরিচয় নয়। গত ১৫-১৮ই পৌষ এই চারি দিন কলিকাতা নগরীতে যে মণিমেলা সম্মেলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহা বাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা নানা নিরাশার মধ্যে আশার ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছেন। একটা বিবরণীতে দেখিয়াছি যে, এই প্রতিষ্ঠানের সভার্ক নিধিল-ভারতে বিভত : তাহাদের সংখ্যা প্রায় পঁচান্তর হাজার : ইহার শাধার সংখ্যা প্রায় চারি শত। প্রাচ্যের এই "সর্বাপেক্ষা" বৃহৎ কিশোর প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের কিশোরদের শিক্ষাবের । এই কেন্দ্রে তাহারা নৃতন যুগের নৃতন শিক্ষা লাভ করিতেছে---ভদ্রতা, শীলতা, নিয়মামুবর্ভিতা--বাই ও সমাজের সক্ষপঞ্জির ज्याच भन्नीका (यजन श्रेशानमीत माग्राम जमाज-कीवान অমুপ্রবিষ্ট হইবে, মণিমেলা প্রতিষ্ঠান সেই গুণাবলীর অমুন্দীলন করিবার দায়িত গ্রহণ করিয়াছে।

अक कन वाकामी अहे मश्रार्टामंत्र श्रवर्षक विमन्ना कामना গৌরব বোৰ করিতেছি। বাংলাদেশ হইতে ভাহা দিকে দিকে বিভারলাভ করিয়া একটা সর্বভারতীর সভাবদভার গোড়াপতন করিতেছে। এই পঁচাতর হাজার কিলোর যথম নাগরিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তখন ভাহাদের निकात कन्नार एक्स मुख्य भीवरमत च्रमा प्रविष्ठ शाहेव, এই আশার মধ্যে আনন্দ আছে। আর এই আনন্দ রৃদ্ধি পার এই ভাবিয়া যে, यে উচ্ছ খলতা আমাদের ভীবনকে বিভুত করিতেছে, তাহার বিনাশ হইবে বর্তমানে যাহারা কিশোর তাহাদের হাতে।

अभिवाधि, अरे मश्मर्राटनव मछावृत्रक निकाब ममस्य वाक-

নীতি হইতে—দলগত রাজনীতি হইতে — দূরে থাকিতে হয়।
বত্যানে যাহা রাজনীতি নামে পরিচিত তাহা হইতে দূরে
থাকিবার এই নীতি সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। যাহারা
এই সংগঠনের পরিচালক স্থামরা তাহাদের কর্মের সাফল্য
কামনা করি।

### আদাম গ্রুমে নেটর উদাদানত।

গত ১৮ই স্বগ্রহায়। তারিখে শিলং হইতে প্রেরিত একটি সংসাদে দেপিতে পাই যে, আসাম গবরেণ্ট শেলা নামক স্থানে একটি বিমান গাটি প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গবরে টের নিকট পাঠটেয়াছেন। এই স্থানটি শিল হইতে ৪০ মাইল দুরে অবস্থিত: এবং এই স্থানে একটি বিমান খাটি প্রপ্ত হইলে বর্ত্তমানে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্লের অবিবাসীবর্গ "পাকিস্থানী" অবরোধে যে ভাবে ক্তিগ্রন্থ হইতেছে তাহাও নিবারিত হটবে। এই অঞ্লের কমলালেবু, চুণ, সুপারি, আনারস, আলু প্রভৃতির ব্যবসায় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত শ্রীকট কেলার মাধামে পরিচালিত কইত এবং গত ২৭ মাস হুইতে "পাকি ধানী" মন্ত্রির উপর নির্ভর করিয়া এই অঞ্লের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে বংসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আহটে গণভোটের পরে দ্রব্যাদির সহজ ও সাভাবিক গতিপথে বাধা দিয়া পাকিস্থানীরা এই অঞ্লের ৭০,০০০ লোকের উপর চাপ দিয়া পাকিস্থানে যোগদান করিবার মনোভাব তাহাদের মধ্যে স্ষ্টি করিতেছে।

অসমীয়া-ভাষাভাষী অঞ্চল নয় বলিয়া ত্রীগোপীনাথ বড-দর্দৈন্ত্রের মন্ত্রিমগুলী এই কণ্ট ও ঋতির প্রতি এত দিন দক্পাত করেন নাই। মনে হয় সম্রতি নানা দিক হইতে আঘাত পাইয়া তাঁহাদের কুম্বকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। আর এই মন্ত্রিমণ্ডলী বাঙালী-বিষেষে অন্ধ হইয়া এমন আগ্নবাতী নীতি অফুসরণ করিয়া যাইতেছেন যে, অদুরভবিয়তে তাহার একটা হেন্ডনেন্ড অবশ্রস্থাবী। আমরা জানি বাঙালীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্ত অসমীয়া-ভাষাভাষী নেতৃবৰ্গ জনাব সাহলার মত মুসলিম লীগ প্রধানের সঙ্গে নানাভাবে জড়াইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতার "মুগবাণী" পত্রিকা ১ই পৌষ ভারিখের সংখ্যায় আসামে মুসলমান-র্দ্ধির একটা হিসাব দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, "১৮৯১ সালে আসামের ( এইট জেলা বাদ) মোট অধিবাসী ৩৩,২২,২৪০ জনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩,১৪,৩৭১ অর্থাৎ প্রতি এগার জন অধিবাসীর মধ্যে মাত এক क्न हिन बूजनगान। ১৯৪১ সালে আসামের লোক-সংখ্যা ( পাकिशानपूक औरहे (क्या वाम ) हिम १७,०७,०२७ এবং তন্ধবো মুসলমান ১৭,৩৯,৯৮২ জন, অর্থাৎ প্রতি চার জন অধিবাসীর মধ্যে এক জন মুসলমান। ওয়াকিবছাল

মহলের ধারণা ১৯৪১ সালের পর আৰু পর্যান্ত আসামে মুসল-মান কুনসংখ্যা অন্ততঃ ডবল হইয়া গিয়াছে।"

এই বিপদ সম্বন্ধে আসামের বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী এক চক্ষ্ হরিপের মত চলিয়া ভারতরাষ্ট্রকে বিপন্ন করিতেছে: এই সম্বন্ধে আমাদের সহযোগীর সাবধান বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

পাকিস্থান আসামের বিরুদ্ধে পূর্ণ রকেড (অবরোধ)
চালাইতেছে, কিন্তু আসাম গবর্দ্ধে ও এগনো পাকিস্থানের
সিমেন্ট কোম্পানীকে পাধর ও কয়লা সরবরাহ করিয়া
তাহা চালু রাখিতেছেন। এই সিমেন্ট কোম্পানীর একজন
বড় অংশীদার মন্ত্রী বলদেব সিংহের পিতা ইন্দ্র সিংহ .
আসামের এই যোগান বন্ধ হইলে পূর্ব্ব পাকিস্থানের এই
সবে যাত্র একটি সিমেন্ট কোম্পানী এখনই বন্ধ হইয়া
যায়। গান্ধী টেক্নিক্ পাকিস্থানের কাছে গান্ধীজীর
আমলেই বার বার বার্থ হইয়াছে একথাটা ভূলিলে
ভারতরাষ্ট্রের বিপদ অনিবার্যা। পাক-আসাম সীমান্তে
এই বিপদ ঘনীভূত ক্রইয়া উঠিতেছে এবং বড়দলই
গবন্দ্রেটের অকর্ম্বণ্যতা এই সর্ব্রনাশকে স্বরান্তিত করিয়া
ভূলিতেছে।

### ভাবতরাষ্ট্রে বাগ্বিতগু

ভারতরাষ্ট্রের পরিচালনা লইয়া তিক্ত আলোচনার অস্ত আমর৷ যে "নব-রন্ধাবন" প্রত্যাশা করিয়াছিলায পরদেশী শাসনক্ষমতার অবসানে তংসম্বন্ধে অনেক কলিত বিবরণ দেখিয়াছি। প্রায় সকলেই গাঙ্গীকীর ধ্বপ্লের "রামরাজ্য" লইয়া অনেক কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন এই রামরাক্ষ্যের উদ্দেশ্য ও নীতি আপনাদের জীবনে রূপদান করিবার চেষ্টা করিভেছেন, তাহা জানি না। তাঁহাদের সংখ্যা বেশী হইলে বর্তমানের বাগ্বিতভার কোলাহল কথিং ন্তৰ হইত। তাহা হয় নাই: বরং বাড়িয়াই চলিতেছে। ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যেসব বক্তা দিয়াছেন, তাহাই তাহার প্রমাণ। উভয়েই বলিয়াছেন—আমরা সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতেছি: আমাদের চার-পাঁচ বংসর সময় দাও খর গুছাইয়া লইতে : তৈল-তভুল-বল্লের যা' অভাব পরিশ্রম না বাড়াইলে, উৎপাদন না বাড়াইলে এবং বরচ না কমাইলে তাহা মিটবার সম্ভাবনা কম। দেশের জনসাধারণ এই সব কথায় সান্তনা পাইতেছে না :

একট মাত্র উপারের কথা ভাবিতে পারিতেছি যাহা অবলম্বনে দেশের এই বাগ্বিতঙা শাস্ত হইতে পারে। গদ্ধ পরদেশী শাসনমূক্ত অভাভ দেশে কি ঘটিয়াছিল, কি করিয়া ভাহারা র্গান্তব্যাপী সমস্তাসবৃহের স্থীমাংসা করিয়াছিল, সেট কর্মপ্রচেষ্টার ইভিহাস আমাদের দেশের লোকের বৃদ্ধিগ্যা ক্রিতে পারিলে তাহাদের নিরাশা নিবারিত হইতে পারে।

যুক্তরাট্রে প্রকাশিত একখানি পত্রিকায় এরূপ একটা চেষ্টা
দেখিয়াছি। লেখক যুক্তরাট্রের প্রধান শিল্প বিজ্ঞান শিশ্পা
প্রতিষ্ঠানের—ম্যাস্যাচ্সেটস ইন্টিটিউট অব টেক্নোলন্দির
(Massachusets Institute of Technology) প্রাক্তন
অধ্যক্ষ ডাঃ এক. এ. ওয়াকারের একখানি পুত্তকের বর্ণনা
হইতে ১৭৮১ ঞ্রীষ্টান্দের পরের অবস্থার চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন।
তিনি আশা করেন যে, তাহা পাঠ করিলে ভারতরাট্রে যে
নিরাশার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা দূর হইবে। পুত্তকখানির
নাম—একট ক্ষাতির সংগঠন (The Making of the Nation)।

সেই ইতিহাসই সংক্ষিপ্ত আকারে দিতে চাই।
আমেরিকার ১০টি ব্রিটিশ উপনিবেশ ১৭৭৬ সালের ৪ঠা ভুলাই
তারিধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারপর প্রায় এগার বংসর
মুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয়সভা সীকার করাইয়া লইতে
সক্ষম হয়, যদিও তাহারা ১৭৮১ সালেই মুদ্ধে ব্রিটিশের উপর
কয়লাভ করে। ১৭৮৭ সালে রাষ্ট্রের বিধিবাবস্থা ১৩টি
উপনিবেশের নাগরিকের প্রতিনিধি সভার নিকট অমুমোদনের
ক্ষেপ্ত উপস্থিত করা হয়। এই মুক্তরাষ্ট্রের ৯টি যদি এই বিধিবাবস্থা প্রহণ করে, তবেই তাহা লোকগ্রান্থ হইবে। এই
সপ্তরে এরূপ গুরুত্র সন্দেহ ছিল যে ক্ষেপ্ত ওয়াশিংটনকে
বলিতে শোনা যায়—"যদি অধিকাংশ গ্রপনিবেশিক এই রাষ্ট্রবাবস্থা প্রহণ না করে, তবে পরবর্তী সংকরণ রক্তাক্ষরে লিণিত
হটবে।"

শুদ্র শুদ্র প্রদেশগুলি সর্বপ্রথমে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে; কারণ রহন্তর প্রদেশগুলির শক্তি সগদ্ধে তাদের একটা ভীতি ছিল। রহণ্ডম প্রদেশ, ভাজিয়ানা, অনেক দিন দোমনা ছিল, কারণ তাহাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগে ক্ষ্রত্যের সমান করা হইয়াছে। নিউ ইয়র্ক প্রদেশও সেই ভাবাপন্ন ছিল। যখন ১১টি প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধি গ্রহণ করিল, তখন কে আগে আসিল, কে পিছনে পড়িয়া রহিল, তংসধৃদ্ধে চিস্তার কারণ রহিল না। ১৭৯০ সালে সর্বশেষ উপনিবেশ যোগদান করিল।

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্তা ছিল ঋণের বোঝা। ফ্রান্স বিটেনের শত্রু ছিল এবং বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে অগ্ন-শন্ত্র দিরা সাহায্য করিয়াছিল। রাষ্ট্রের নাগরিকগণের নিকট হইতেও তভোবিক ধার করা হইরাছিল। এই ঋণ লইয়া দেশ-বিদেশে তর্ক ও মনান্তরের স্কষ্ট হয়; প্রায় বিশ বংসরে তাহা ক্ষান্ত হয়। এই শৃতন রাষ্ট্রের আল্লাভিমানে আঘাত লাগিত যখন তাহাকে ভনিতে হইত বে করাসীর সাহায্য না পাইলে সে বাবীনতা লাভ করিতে পারিত না।

এই অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক কথা গুনিতে পাই যাহা

ভারতরাষ্ট্রেও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সেই **অভিক্রতা** হইতেই ভরদা করিতে পারি যে নিরাশার কালো মেব সরিরা যাইবে।

### জন্ম-কার্শার সমস্তা

জন্ম-কাশ্মীর সমস্থা ভারতরাষ্ট্রের জন্মাবধি সমস্ত গঠনবৃদক কার্য্যকে ব্যাহত করিতেছে। "পাকিন্তান" জন্ম-কাশ্মীর জাক্রমণ করিয়া এই সমস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতরাষ্ট্র জপ্রবলে আততারীকে দূর করিয়া সে সমস্থার সমাধান করিতে পারিত। হয়ত তাহার সে শক্তি ছিল না; এবং শক্তি থাকিলে তাহার সম্বহার কেন হইল না তৎসম্বন্ধে সম্বত্যর জামরা এখনও পাই নাই।

সন্মিলিত কাতিসংখ প্রতিষ্ঠানের দরবারে নালিশ ও আশীল করিয়া ভারতরাই লাভবান হয় নাই, আমরা তাহা দেখিতেছি। কম্মু-কাদ্মীর সমস্থা ত্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাক্টনতিক পায়তাভার মধ্যে কভাইয়া গিয়াছে। সংখ কর্তৃক নিয়োকিত কমিশনের কার্য্যাবলী ও ভাহাদের রিপোর্টে ভাহার প্রমাণ। এই কমিশনের চারি কন সভ্য এক রিপোর্ট সহি করিয়াছেন: এককন সভ্য সতন্ত্র রিপোর্ট দিয়াছেন।

চারি জন সভ্য আক্রমণকারী ও আক্রান্তকে এক পর্যারে ফেলিয়া "পোলা মনের" একটা বার্থ অভিনর করিয়াছেন। অতীতে "পাকিতানের" কুকার্যা সব ভূলিয়া গিয়া একটা রায় দিয়াছেন, যাহা সদব্দিপ্রণোদিত হইতে পারে না। একজম সভ্য সোজা বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ ও মার্কিন গবর্মেণ্ট এই জটলতার জন্ত দায়ী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের কমিশন ভারত-রাপ্র ও পাকিতান রাপ্রের মব্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্তে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ভাহা ভারতরাপ্রের নিকট প্রেরণ করিবার বা পৌছবার প্রেই ব্রিটিশ হাই কমিশনারছরের (দিল্লী ও করাচীর) নিকট পৌছিয়া যায়।

ইতার পিছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে নিশ্চরই এবং তাহার সন্ধান করিবার চেষ্টা করিলে পাওরা যাইবে যে লওন ও ওরাশিংটন নগরীর রাইকৌশলীগণ কোন অজ্ঞাত কারণে ছই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হন্দকে ক্রিয়াইরা রাখিতে চান। সেই কারণ সন্ধান নানা সন্দেহের অবকাশ আছে। পাকিতান কি ভাবিতেছে তাহা কানি না। সে সপ্তপ্ত যে আক্রমণকারীর অভিনয় করিয়া সে বিশ্বের দরবারে সন্মান হারায় নাই। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণবারবর্গ কমিশনের রায় গ্রহণ করিতে অবীকার করিয়াছেন। আতিসংখ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ করিতে অবীকার করিয়াছেন। আতিসংখ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কার্যানির্বাহক কমিটির (Security Council) প্রাক্তন সভাপতি কানাভার সেনাণতি ম্যাকনটন ব্রিটশ মার্কিনী কটি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা ভারতরাষ্ট্র কর্ত্বক প্রত্যাখ্যাত হইরাছে।

ভার ও মানবহিতের ক্ষেত্রে কোড়াতালির হাম দিতে

অধীকার করির। ভারতরাই ভালই করিরাছে। এই ভাবের রাজ্যে অটুট থাকিতে পারিলে সন্মিলিত জাতিসংখ প্রতিষ্ঠানের ক্টবুছিজীবীদের রলালরের দীপালোকের সন্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। সে বৈর্যাও শক্তি রক্ষা করিতে পারিলে সব দিক হইতে মঙ্গল। এই আশার ভারতরাইের প্রজাপৃশ্পকে সংক্রে দৃচ থাকিতে হইবে। বিলাতী-মার্কিনী-পাকিভানী ভাল ভাল কথার বিত্রান্ত বা অন্থির হইলে চলিবে না।

# ভারত-ইতিহাদের রহস্য

বোদাই নগরীতে প্রসিদ গুদ্দাটি সাহিত্যিক ঐকানাইয়ালাল মুলী প্রায় ১০ বংসর পূর্বে "ভারতীর বিভাতবন" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়াছেন। উহার উদ্দেশ ভারতীর সংস্কৃতির অফুলীলন। এই ভবনের নৃতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপাল ঐচিক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী নিমন্তিত হইয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা নানা কারণে উল্লেখ-যোগ্য। সেইজন্ত ইহার কির্দংশ তুলিয়া দিলাম:

ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতের দর্শন বিগত কালে ভারতকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আৰু যদি তাহা অব্যাহত থাকিত, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণতাঞ্জনিত **ক্ষতির উপর হরত** তেমন গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রবেশন থাকিত না। কেবলমাত্র পণ্ডিতের নয়, সাধারণ নরনারীর ছদরে এবং তাহাদের গন্তীর উপলব্ধির মধ্যে যদি বৈদান্তিক সংস্কৃতিকে বাঁচাইরা রাখা সম্ভবপর হুইত, তবে ছল বা কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার ফটির কলে তেমন মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হুইত না। ক্লোভের বিষয়, পরবর্ত্তী কালে আমাদের প্রাচীন সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাইয়া আসিরাছে। আমার আশকা হর, তাহার কিছুই আর खरनिष्ठे माहे। ... देवलांखिक সংস্কৃতি বলিতে যে मञ्जला, সংযম ও নীতিজ্ঞান বুঝার, গত ৫০ বংসরের অভ্যুত শিক্ষা-পরিকল্পনা দারা উহাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সহিত দূরে ঠেলিয়া রাখা তুইয়াছে: অবচ এই বর্তমান শিকা-পরিকল্পনা আমাদের প্রাচীন সম্পদের স্থানে কিছুই (पश्च मारे।

এই ক্ষোভের উপর মন্তব্য করিতে গিরা আমাদের সহযোগী
"উজ্জল ভারত" প্রশ্ন করিরাছেন ভারতীর সংস্থৃতি ও দর্শন
বলিতে কি ব্রার ? যাহা বৈছিনপুকে দেশছাড়া করিরাছে,
বাহা ইস্লামের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারে
নাই এবং বে হিন্দু-মুসলমান র্জ্ঞ সংস্থৃতি পাশ্চান্ত্য সভ্যভার
নাপটের সন্মুবে প্রার ছই শত বংসর নতশির ছিল, "কুর্মনীতি"
অবলঘন করিরা বে সংস্থৃতি আপনার প্রাণ কারক্রেশে রক্ষা
করিরাছিল, তাহাই কি ভারতীর সংস্কৃতি ?

"মনতত্ত্বে কোন্ রক্রণবে বিদেশের আক্রমণকারীগণ

প্রবেশ করিল, কেন প্রবেশ করিতে পারিল,"—এই প্রশ্নের উত্তর দিরা "উচ্ছল ভারত" বলিতেছেন:—"এতদিনকার ভারতীর সংস্কৃতি বর্জন-নীতির উপর, নেতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ভারতের পক্ষে পরদেশীকে "হন্দম" করা সম্ভব ছিল না; বর্তমানেও সেই শক্তির উল্লেষ হর নাই বলিরাই ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে।"

এই প্রশ্নাবলী ভারত-ইতিহাসের বৃল রহন্তের আল।
কেবল বাঁচিয়া থাকায় কোন বিশেষ গৌরব না থাকিতে
পারে। কিন্তু কেবল "কমঠ রন্তি" ও তার কৌশল অবলঘন
করিয়াই কি ভারত বাঁচিয়া আছে ? রামমোহন বৃগ হইতে
গানী মুগ পর্যন্ত কি একটা সমন্বরের চেষ্টা চলে নাই ? জাতীয়
জীবনের এই সংগঠকগণের জীবন প্রমাণ করে বে, আমাদের
সমাজ-মন নিশ্চেষ্ট ছিল না। যতদিন এই প্রশ্নের সহ্তর না
পাওরা বাইতেহে ততদিন এই রহন্তের ব্রুপ বুবা যাইবে না।

#### ভারতীয় সংস্কৃতি

ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত ক্বাহরলাল নেহুরু যদি ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্ত্তনে হিন্দু সংস্কৃতির দানের মাহাত্ম্য বুরিতে পারিতেন, তবে যখন তখন তিনি এরপ ভাবে অসহিষ্ হুইরা উঠিতেন না। ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আমাদের বর্ত্তমান সংস্কৃতি নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে: নানা বিক্রতির আধারও হুইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী শিক্ষিত সমাক এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষীররূপ দাঁভাইয়া আছেন। তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচরে যে বিরাট সমান্ত প্রাচীন চিন্ধাধারা ও রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে. তাহার সংবাদ আমরা সাধারণত: রাখি না : এত দিন তাঁচারা একটা পরদেশী উত্ত সমাব্দের তাত্তনার ভীত-সম্ভন্ত ছিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃতিতে প্রায় অবিদ্বাসী ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়েরাই সেই পরদেশী সমাব্দের প্রভুত্বকে দূর করিয়াছেন ৮ এবং প্রাচীনপদ্বীরা মনে করিতেছেন পরদেশী শাসনের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠিত করিবার স্থযোগ পাইবেন। এই আশার প্রকাশ শুনিতে পাই শান্তিপুর সংশ্বত মহাবিদ্যালয়ের সপাদ শতবার্ষিক জরম্ভী উৎসব উপলক্ষে। মহামহোপাধার শ্রীচন্ডীচরণ স্বতিতীর্ণ মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, এবং বিশ্ববিভালয়ের সম্পাদক শ্রীক্ষতিকুমার স্বতিরত্ব মহাশর একট ভাষণ প্রদান করেন। 'সংঘবানী' পত্রিকার শারদীরা সংখ্যার ভাছা প্রকাশিত তইয়াছে। তাতা তইতে একটি অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম:

আৰু ভারতবর্ধ বাবীন হইরাছে। প্রতিষ্ঠিত হইরাছে, কাতীর সরকার। কাব্দেই ভাতীর সরকারের কর্তব্য উপর্ক্ত সংকৃতক্ত পণ্ডিতগণের রভিন্ন বিশেষ ব্যবহা করিবা দিরা, তাঁহাদিগের সাহায্যে সংকৃত ভাষার অন্তর্নিহিত বধার্য ভাষবারা বেশবাসিগণের সমূবে উত্তাসিত করিবা ভাহাদের জাতীরতা-বোধ জাগ্রত করা। দেশবাসী উপলবি
করুন তাঁহাদের অতীতের ইতিহাস, তাঁহারা উপলবি
করুন তাঁহাদের পূর্বপ্রুষগণের সন্তা। ইহার জ্ঞ বিভিন্ন
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রয়েজন। পশ্চিমবলে সংস্কৃত
মহাবিদ্যালয়, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ বিশেষভাবে এ বিষয়ে কার্যা করিতেছেন সত্য,
কিন্তু আলু দীর্থকাল ধরিয়া নদীয়া শান্তিপুর্ছিত বঙ্গীয়
পুরাণ পরিষদ সামাগ্র আকারে হইলেও পুরাণের ভিতর
দিয়া আর্যা ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। উৎসাহ
পাইলে এই পরিষদ প্রসারিতভাবে আর্য্য ভাষা ও তদন্তর্গত
বিবিধ তথ্যাদির প্রকাশ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন।

রাসায়নিক শিল্পের অবনতির কারণ

বেশল কেমিক্যাল ও কার্দ্মাসিউটিক্যাল ওরার্কসের অগ্রতম প্রধান কন্মী পশ্চিম ইউরোপে ভ্রমণ শেষ করিয়া সম্প্রতি দেশে কিরিয়া আসিরাছেন। নানাবিধ প্রবন্ধে তিনি তাঁহার নৃতন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিতেছেন। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় তিনি শার্দ্মানীতে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ও ভারতে তাহার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রবন্ধ লিধিয়াছেন। কৈব রসায়নশান্তের উন্নতি—অবনতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন:

আচার্য্য প্রকৃষ্ণচন্দ্রের মত 'হিমালয়ান' ব্যক্তিত্ব ও মনীমার অধিকারী যদি ঐ সময়ে এডিনবরার অব্যাপক কাম রাউনের কাছে না গিয়ে আর্থানীতে বেয়ার এমিল-কিশার বা হুক্সমানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করতে যেতেন তবে আব্দ আমাদের গোটা দেশেরই চেহারা বদলে যেত—অত্যাবশুক ঔষরপত্ত, রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতির ক্ষেত্র আব্দ আমাদিগকে বিদেশীর মুবের দিকে আর চেয়ে থাকতে হত না। তার শিহ্যদের মবেয়ও তা'হলে আব্দ সভ্যিকারের রসায়নবিদ্ ও শিল্পবিদ্ আরও অধিক সংখ্যায় আমরা দেখতে পেতাম। তারপর আচার্য্য রায় যে সময় বিলাতে শিক্ষার্থে যান ঐ সময় বিলাতের মেথাবী উচ্চাভিলাবী রসায়নের ছাত্রমাত্রেই কার্মানীতেই ঐ বিষয় শিক্ষা করতে যেতেন।

বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের স্থান্থায় কর্ণথারগণ বলি অতীতের ঐ প্রমের পুনরারন্তি নিরোধে কৃতসংকল হন, যদি সভ্যিকারের দেশকল্যাণ যথার্থ ই তাঁদের কাম্য হর, তবে উচ্চাভিলাষী মেধাবী হাজদের সকলকেই মার্কিন মুলুক বা বিলাতে না পাঠিরে জার্লানীতে বা জার্লানীর দিকপাল রসায়নবিদ্গণের পদাহ জুহুসরণে আছ বেবানে প্রাদ্যে রসায়নশান্তের উচ্চতর চর্চা অবাধ গতিতে চলেছে—সুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিধ শহরে নোবেল লোরিয়েট অধ্যাপক ফুজিকা ও কারারের ল্যাবরেটরিতে পাঠালে—তাঁদের অর্জিত জানে দেশ সভ্যসত্যই বছ ও সম্বন্ধ হয়ে উঠবে।

### সাহিত্যে **"উপেক্ষিতা**"

নদীরা কৃষ্ণনগর কলেন্দের অব্যাপক ঐক্রনকৃষ্ণ শোষ অহ্বাদ স্টিভিত্তকে উপরোক্ত উপাবি দিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিভালরের মুবপত্র "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকার নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যার ছইটি প্রবন্ধ লিবিয়াছেন। লেবকের প্রতিপাদ্ধর সংখ্যার ছইটি প্রবন্ধ লিবিয়াছেন। লেবকের প্রতিপাদ্ধ বিষয়ে দত্রন ভাবে মনোযোগ দান করা উচিত। যবন আমাদের "রাষ্ট্রীর ভাষা" করা হইরাছে হিন্দি ভাষাকে যাহার শব্দসন্তার ও প্রকাশভঙ্গী এই শুরু দারিত্ব ও সন্মানের উপযোক্ষ হইতে এবনও অনেক দিন লাগিবে, তখনই এই প্রয়োক্ষন আরও অহুভূত হইতেছে। উৎকল বিশ্ববিভালরের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পইডি সীতারামিয়া অহ্বাদের সাহায্যে ভাষার উন্নতি বিবাদের সন্তাবনা সন্তব্দেরকটে অবশ্ব আতব্য বিষয়ের প্রতি ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসী-র্ন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভারতীর ভাষাসমূহের মধ্যে এরপ জাদান-প্রদান শিক্ষার অঙ্গ হওরা উচিত। বাঙালী আমরা এই বিষয়ে ভাগ্যবান। বিভাগাগর, বিষমচন্দ্র, রবীক্ষনাথ প্রভৃতি সাহিত্যের দিকপাল এইরপ জন্মবাদ সাহিত্যে হাত পাকাইরাছিলেন। সেইজ্রুট বাংলা সাহিত্যের জন্মবাদ করিয়া ভারতের অনেক ভাষা সম্পদশালিনী হইরাছে। আজ ন্তন পরিছিতিতে বাঙালীর এই বিষয়ে অবহিত না হইলে চলিবে না। প্রতিবেদী ভাষা-সমূহের উইন্ধিট নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সময় থাকিতে সাবধাম হইতে হইবে। বাঙালীর সাহিত্যে-গৌরব জন্মর রাধিবার উচ্চ আশা ন্তন গৌরবে মণ্ডিত করিতে হইলে জন্মবাদ সাহিত্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। জন্মাপক গোষের প্রবন্ধয়র সেইজ্ল সময়োপ্রােশী হইয়াছে।

#### কৃষ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য

বিষের বছণা-বিভক্ত প্রকাশের মধ্যে ঐক্যের "দর্শন" লাভ করা, তাহাদের সমধ্য সাধনের চেষ্টা করা ও লোকবৃদ্ধিগ্রাহ্ম করাই হইল দার্শনিকের কর্ত্তব্য, চিন্তানায়কের জীবনত্রত।
বাঙালী সমাক হইতে এইরূপ একজন দার্শনিক ও চিন্তানায়কের
তিরোধান হইল।

কৃষ্ণচন্দ্ৰ প্রাচ্য-পাশ্চান্ত্য দর্শনের আলোকে নিজের শীবনের গতিপথ নির্বাচন করিতে গিরা শাতির ও তাঁহার নিজের প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হন নাই। ছুইরের সমন্বর সাধন করিরা নিজের চিন্তা ও ব্যবহারে এমনি একটি সংযত ও শাভ রূপ দান করিরাছিলেন যাহা বর্তমান দার্শনিক সমাজে বিরল হইরা উঠিতেছে বলিলে জন্তার হুইবে না। তাঁহার জানের গতীরতা ছিল অনন্তসাধারণ; জান বিভারের প্ররোজনে যে অহমিকার প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা দের তাহা তিনি কঠোর হতে দমন করিরাছিলেন। স্টেক্টেই জনেকের মতে তিনি লোকের নিন্দা-প্রশংসার বীতস্পৃত ত্ইয়া, অর্থ ও সন্মান সম্বন্ধে আকাজ্জা রহিত ত্ইয়া দার্শনিকের প্রকৃত মধ্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

এরপ চরিত্রের লোক সমান্ধ-সংগঠনের ত্রত গ্রহণ করেন না বলিয়াই আমাদের শীবনে এত চিস্তা-সার্ক্ষণ, কর্ম্মে ও কর্ত্তব্যে এমন শিথিলতা। ক্সম্বচন্দ্র ভট্টাচার্ম্যের মত লোকই এইরপ বিপদে আমাদের পথ নির্দেশ করিতে পারিতেন। তিনি ইছলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। গ্রাহার পরিবারের ক্ষতি ও দেশের ক্ষতি এক পর্যায়ের।

# পূর্ণচন্দ্র মৈত্র

লাট কার্জ্জনের "বঞ্চঞ্চ" চেষ্টার বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের স্ক্রেছ হইয়াছিল তাহা ভারতবর্ধের রাজনীতিক চিন্তাধারা ও কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্গনের হুচনা করে। পূর্ণচন্দ্র মৈত্রে তার সাক্ষীরূপে ১৯৪৯ সালের শেষ পর্যান্ত বাঁচিয়া– ছিলেন। তিনি পরিণত বয়পে প্রার্থিত লোকে চলিয়া গেলেন।

পূর্ববঙ্গে উক্ত আন্দোলন বিশেষ উত্তর্গণ ধারণ করে। বরি-শালের অধিনীকুমার, ফরিদপুরের অধিকাচরণ, ঢাকার আনন্দচন্দ্র, তৈলোকানাথ; মর্মনসিংহের অনাথবন্ধু, তারানাথ, সুর্যাকান্ত; ত্তিপুরার মধুরামোহন, ভ্ররচন্দ্র, অনসমোহন; চাদপুরের হর-দর্মাল, মহেন্দ্রনাথ; চট্গামের যাত্তামোহন; শীহটের শশীক্ষচন্দ্র, রাধাবিনোদ প্রভৃতি নেতৃহন্দ এই অন্দোলনের প্রোভাগে ছিলেন। ফরিদপুরে অধিকাচরণের নেতৃত্বে পূর্ণচন্দ্র আন্দোলনকে সাক্ষলামন্তিত করিবার কার্য্যে বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন।

তাঁহার পরিবারবর্গ দেই ধারা বন্ধায় রাধিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশে সহাত্বভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

### হরিসিং গৌর

এই মহারাষ্ট্রীয় আটনজীবী প্রধান ও শিক্ষাবিদ প্রায় ৮৪ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। জীবনের প্রায় সমন্ত উপার্জ্ঞন, প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, মধা-প্রদেশে একটি বিগবিভালয় প্রতিষ্ঠাকলে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। শেষজীবনে তিনি যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি, কারণ শিক্ষাদানে আগ্রহ তাঁহার প্রস্তুতিগত ছিল। নাগপুর, দিল্লী, আগ্রা বিশ্ববিভালয়ের ভাইস্চ্যান্দেলাররূপে তাঁর যে প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সগর বিশ্ববিভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস্ চ্যান্সেলার রূপের মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

হরিসিং গৌর সমান্ধ-সংস্থারক ত্রতেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরবিলাস সর্বদা বালা-বিবাহ-নিরোধ আইন পাস
করাইয়া ভারতীয় সমান্ধের একটা হর্মলতা নিবারণের চেষ্টা
করিয়াছিলেন। হরিসিং গৌর হিন্দু আইনের সংস্থার চেষ্টা
করিয়া, এই সমান্ধের নানা শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান সহক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শিক্ষাবিদরশে তাঁহার কর্ম-প্রচেষ্টা দেশের লোকের মনে তাঁহার স্বৃতি কাগরক রাখিবে।

#### জ্যোতিষচক্র ঘোষ

পূর্ববদের খুলনা জেলার একজন প্রধান ব্যক্তি কর্ম্মের পরণারে চলিয়া গেলেন। প্রথম "বল্ডক" আজোলন উপলক্ষে যে জীবনের কর্ম-প্রচেষ্টার আরম্ভ, দিতীয় "বল্ডকের" পর তার পরিসমাপ্তি। বিধাতার বিধান আমাদের বুদ্ধির অগমা; তাহা শীকার করিয়া লইতে হয়।

কর্মকীবনের উর্দ্ধে ও বাছিরে ক্যোতিষচক্রের আর একটা রূপ ছিল। তিনি ভোলামন্দ গিরির শিশ্ব ছিলেন; আব্যাত্মিক সত্যাম্পৃতির প্রতি তাঁছার একটা সহক্ষ টান ছিল। সেইজ্ঞ দেবিতে পাই র্দ্ধবরসে তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সঙ্গে যোগস্থা স্থাপন করিয়াছেন। কর্মা ও ভাবের সমন্বর সাধক আমাদের মধ্যে বিরল ক্ট্রা যাইতেছে। ক্যোতিষ্টক্র এই পর্ধের পথিক ছিলেন।

# धोरतञ्जनाथ ठळ्वरही

ক্ষরেপ্রনাথ কলেজ (পুরাতন রিপন কলেজ) তার 'শব্যক্ষকে হারাইল। ৬০ বংসর বরুসে ডা: ধীরেক্রনাথ চক্রবর্ত্তী মরলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্তের ছংথে আমরা যোগদান করিতেছি.।

তিনি এই কলেকের প্রতিষ্ঠাতা স্থরেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরের নাতকামাই ছিলেন। বার্লিন বিশ্ববিভালরে রসায়নশারে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি "রিপন কলেক্তে" যোগদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিভালরের কেলো ও বিশ্ববিভালরের রসায়ন শাত্রের পরিচালক সমিতির সভাপতিরূপে তিনি শিক্ষা বিভারে বিশেষ সাহায্য করেন। সেই কাক্স অসম্পূর্ণ রাধিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

### বনলতা দাশ

রেভিং ও আরউইন বড়লাট্ছয়ের আমলে সভীলরঞ্জন দাশ মহাশয় কেন্দ্রীয় আইন-সচিব ছিলেন। তাঁহার পত্নী বনলতা দাশ সম্রতি দেহত্যার্গ করিয়াছেন। বাংলার নারী-সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতিবিধায়ক চেপ্তার এক জন সমর্থ কের তিরোধান হইল। প্রীয়ুক্তা অবলা বমু কর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত নারী-শিক্ষা সমিতির তিনি সহকারী সভানেত্রী ছিলেন, এবং অঞ্চাম্থ নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। নীরবে তিনি তাঁহার জীবনের কর্তব্যাদি পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রছয়ের শোকে আমরা সমবেদদা আপন করিতেছি।

#### লেখক-লেখিকাদের প্রতি নিবেদন

ইদানীং ডাকের গোলমালে প্রবাসীতে প্রকাশের ক্ষম্ব প্রেরিত রচনাদি সম্বর আমাদের হত্তগত হর না। আমরাও বেদর লেখা কেরত পাঠাই তাহার প্রত্যেকটি যে রচরিতাদের নিকট পৌছিবে এমন কোন নিক্ষতা নাই। এ কারণ লেখক-লেখিকাগণ সর্বাদা লেখার নকল রাখিরা আমাদিগকে পাঠাইবেন। কবিতা কেরত পাঠাইবার দায়িত্ব আমরা কোন ক্রমেই লইতে পারি না।—'প্রবাসীর সম্পাদক'।

# বাংলার আদিকবি—চণ্ডীদাস না কৃত্তিবাস ?

# अमीत्मकळ छ्ट्रीहार्वा

চঙीमान ও कृष्टिवादनव পৌर्वानर्था এवः अज्ञामहकान `बोडात्मव भूर्त्व ( वर्षा दाधिक्यावजाव भूषितं भूत्वं ) निर्नास भूनिकारका भारक इहेबाहि। ১२१२ मन বামগতি ভাষরত্ব চণ্ডীদাদকে বাংলা সাহিত্যের আন্তকালে এবং ङ्वाखिवामरक मध्यकारम ज्ञानन कविद्याद्वितन-जिनाम-শতাকীর প্রচুর গবেষণা ও আলোচনার পরও আত্র পর্যন্ত ভাহাই বহুল পরিমাণে শিক্ষিত সমাজে সংস্থারবন্ধ হইয়া আছে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি ও যথোচিত আলোচনা আহ্বান করিতেছি।

চণ্ডীদাদের কালনির্ণয় ছুইটিমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করে—"এ কৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথির লিপিকাল এবং মৈথিল কবি বিষ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাদের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ। রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্বলিপিতত্তের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া কতিপয় কালনির্দেশযুক্ত পুথির অক্ষরলিপির সহিত তুলনাপূৰ্ব্বক "শ্বির সিদ্ধান্ত" করেন যে, পুথিটি "১৩৮৫ খুষ্টান্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খুষ্টীয় চতুর্দণ শতান্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল" ( এক্সফ কীর্ত্তন, ১ম সং, ১৩২৩, মুখবদ্ধ, भृ. ॥√· )। এই निभिकान निर्मेष्ठ नर्क्षत्रचा ना हरेलाउ বহুল প্রচাবলা ভ করিয়াছে। শ্রীযুত বদস্তবঞ্চন রায় বিব্বর মহাশয় বয়ং ইহা অমুদ্রণ করিয়া চণ্ডীদাদের আবিষ্ঠাবকাল "খুষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্ছে" ধরিয়াছিলেন (ঐ, পু. ২৮)। পুথির এই লিপিকালনির্ণয় সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক হইয়াছে। প্রথমত: প্রত্নলিপিতবের প্রমাণ বারা কিবা এছের ভাষা বিচার দারা কোন পুথিরই লিপিকাল निःमिश्वद्भद्भद्भप्त महीर् व्यक्ष व जाकी व मर्पा स्थापन कवा यात्र না। বিতীয়তঃ, বাংলা এবং সংস্কৃত পুথির লেখকদের मर्स्य এक्टी श्राटक नाभावन जः উপनिक्ति कवा बाब-- डेडरबव निनित जूनना विकानमञ्ज हहेर**ङ भारत ना । ज्**ङीयङः, "শুদ্রপদ্ধতি"র লিপিকাল সম্বদ্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় माबाजाक जम कविद्याद्वन-हेहा ১৪৪२ "मधर" ( व्यर्थार ১७৮१-७ औ: ) नरह, भवड. ১৪৪८ "मकास"। कामनिर्द्धम **খুলে "সং** ১৪৪২" .**অহ**সংখ্যার পর **প্লোকে** স্পষ্ট করিয়া "শাকে" লিখিত হইয়াছে এবং ১৭৪২ শকাব্দের পৌৰ মাস ক্ষকা সপ্তমী তিখি শনিবার বস্তুতই ১৫২০ গ্রীষ্টাব্দের ১লা फिटमबद गिक्कािक बिना भनना बादा भाउदा याहा। च्छवाः वत्नाभाषाव यश्मराव विव निषाष्ठ नःत्माधन कंबिया खाँहाद युक्तिवरमरे निनिकान हव ১৪৩५-१

মাত্র। বস্তুত: এম্বলে তাহার যুক্তিও মোটেই বিচারসহ नहर । जिनि चयार दे चौकाद कवियाहिन है, खैक्ककीर्जन পুথিটির "অধিকাংশ বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক" ( উক্ত গ্রন্থ, পু. ॥० )। পুথিটির বে সকল অক্ষর ভিনি "প্রাচীন" আকাবের বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন ভাহাদের ঐরপ আকার বছতর আধুনিক পুথিতে পাওয়া বায়; স্থতবাং ভাহাদের প্রাচীনতা প্রমাণসিদ্ধ হয় না। যথা—

- (১) প্রাচীন আকাবের "উ" এবং "উ"তে মাতার উপবে বক্রগতি উর্দ্ধবেধা নাই ( পৃ. ॥॰ )। চু চুড়ার বিশ্ব-নাথ চতুম্পাঠীর গ্রন্থালয়ে ভাড়ীপত্তে লিখিত একটি হরি-বংশের শেষ তুই পত্র আছে; লিপিকালাদির পাঠ এই— "ভভমস্ত শকাবা: ॥ ১৪৪৫ ॥ কেনাপি হরিচরণসর<del>োজ</del>-মধুমন্তমধুকবেণ শ্রীহবিহরপণ্ডিতেন লিখিতং ॥" পুথিতেও উকারের উর্দ্ধরেখা নাই ("উপায়েন" বধ: কাল-ৰ নেস্ত প্ৰকীৰ্ত্তিডঃ )। ১৪৪৫ শকে ১৫২৩-৪ গ্ৰীঃ হয়।
- (२) ख्रीकृष्णकीर्जन भूषित स, घ, ध छ र श्राहीन আকারের—ইহাদের নিম্নভাগে কোণ নাই। কিন্তু আমা-দের নিকট বক্ষিত ১৬০১ শকাবের (১৬৭৯ খ্রী:) একটি তন্ত্ৰসাবের পুথির বছম্বলে এই তথাক্থিত প্রাচীন স্বাকারের ঘ ও ব দৃষ্ট হয়।
- (৩) শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের তথাক্ষিত প্ৰাচীন **ভাকারের** চ ও জ উল্লিখিত হরিবংশের পুথিতে এবং অপরাপর বছ পরবর্ত্তী পুথিতেও দৃষ্ট হয়। বস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে . षुनामान वर्गमानात चाकात ममखरे ১৫म हरेट ১१म শতানীর কোন না কোন পুথিতে পাওয়া বায় এবং ইহা वित निकास करन शहन कता यात्र त्य, भूषिष्ठित निनिकान থ্ৰী: ১৫শ শতান্দীর পূর্ববর্ত্তী নহে, ১৬শ শতান্দীও হইডে भारत । ञ्चताः जन्नाता हजीनारमत कान निर्नेत्र इत्र ना ।

চত্তীদাসের সহিত বিভাপতির সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিক সভ্য বলিয়া গৃহীত হইলে তাহাই চণ্ডীদানের কাল-নিৰ্ণদেৱ একমাত্ৰ স্থত্ত বলা বায়। মনোমোহন চক্ৰবন্তী মহাশ্য বিষ্ণাপতির গ্রন্থ-বচনাকাল ১৩৯৫-১৪৪০ খ্রী: মধ্যে নির্ণয় করিয়াছিলেন (J. A. S. B., 1915, p. 892)। বিম্বাপতির তুর্গাভক্তিতর্বিণীতে ভৈরবসিংহের নাম আছে এবং পক্ষর মিশ্রের সহিত তাঁহার স্থাদপ্রস্থ উপেক্ষণীয় নহে। স্বতরাং প্রার ১৪৬০ খ্রীষ্টান্স তাঁহার স্বর্গারোহণ-কাল ধরিরা তাঁহার স্বান্থমানিক স্বন্ধকালের উর্ক্তন সীমা ১৩৭০

সনে স্থাপন করা বার। তাঁছার সাহিত্য-রচনা ১৪শ শতাবীর শেব দশকের পূর্বে বটে নাই এবং চণ্ডীদাসের সহিত তাঁছার সাক্ষাংকার ১৫শ শতাবীর প্রথম দশকে কিলা পরে বটিয়াহিল; কিন্তু পূর্বে নহে। এতদহসারে চণ্ডীদাসেরও জন্মকাল ১৬৭০ সনে অহুমান করা যায়।

সম্প্রতি ড: স্বকুমার সেন চণ্ডীদ'মকে "বচ্ছন্দে" শ্ৰীচৈতন্ত্ৰের সমসাময়িক ধরিয়া অফুদ নলব কঙিপয় অনতিপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের সহিত তাহার অভেদ করনা ক্রিয়াছেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাদ, ১ম পণ্ড, ২য় সং, পু, ১৬৭-৬৯)। চণ্ডীদাদকে অকারণ আধুনিক প্রতিপন্ন করার এই চেষ্ট। আমাদিগকে অতিমাত্রায় বিশিত করিয়াছে। "শ্রীচণ্ডীদাসাদিদ"শ ত-দান্ধও নৌকাথণ্ডানি"র উল্লেখ দনাভনের বুহুন্তোম্ণীতে (১০।৩৩২৬ লোকের টীকায়) দৃষ্ট হয়, জীবের লঘুতোষণীতে নছে। সনাতন निःमत्मर शिटेहण्डाय वरशारमात्रे हिल्न-छाराद द्यान গ্রাষ্টে চৈডক্তসম্প্রদায়ের বহিত্তি কোন সমসাময়িক গ্রাষ্ট্রের वा श्रष्टकारवत् नाम नार्टे जवः थाकात्र मञ्जावना । চণ্ডীদাস চৈতক্স-সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, ঘুনাক্ষরেও এরপ কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সনাতন কর্তৃক জয়দেবের স্তে চণ্ডীদাদের সদমান নামোলেগ হইতে (শ্রীচণ্ডী-দাসাদির "ঝাদি" পদটি লক্ষ্ণীয় ) চণ্ডীদাদের প্রস্থরচনাকাল অধন্তন পক্ষে প্রায় ১৭৫০ খ্রী: অমুমান করাই যুক্তি-যুক্ত। ভাৰচন্দ্ৰিকাকার চণ্ডীদাসকে শ্রীযুক্ত বিদ্বন্ধন্ত মহাশয় (১ম সং, পু. ১৪) পুথক ধরিয়াছেন। ভাব চন্দ্রিকা গ্রন্থ অধুনা অপ্রাণ্য, এছটি না দেখিয়া ওধু পুথি-বিবরণী (L. 2131) দেখিয়া গ্রন্থকারকে "যোড়শ শভকের . প্রথম অংশে" ( পু. ১৬৭ ) স্থাপন করা অযৌক্তিক। আর, কাব্যপ্রকাশের 'দীপিকা'-কার চণ্ডিদাসকে ভাবচঞ্রিকা-কাবের সহিত, কিমা গণমার্তগুকার নুসিংহের পূর্বাপুরুষের সহিত অভিন্ন করনা করার প্রশ্নমাত্রও ভ্রমাত্মক। চণ্ডি-দাসের দীপিকা কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় অংশতঃ মুক্তিত হইয়াছে; এই চণ্ডিদান সাহিত্যদর্পনকার বিশ্বনাথের পুলপিডামহ এবং নিঃসন্দেহ গ্রী: ১৩শ শতাব্দীর লোক।

বর্জমান, কেতৃগ্রাম নিবাদী গণমার্তগুকার নৃদিংহ তর্কপঞ্চানন উর্জ্জন ১১ পুরুষের নামমালা ও কুলক্রিয়ার
বিবরণ বিশ্বদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—(I. O., 1, p.226), বালালী গ্রহ্বারসমাজে ইচা এক অপূর্ব্ব বস্তা। ডঃ
সেন ইহা সংক্রেপে লভাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন (পূ. ১৯৮)। ছঃবের বিষয়, রাটার কুলপঞ্জীর প্রতি শিক্ষিজনছুল্জ বিজ্ঞাতীয় বিষয়ে ডঃ সেনের চিত্তকেও অভিভূত
ক্রায়, এইলে ঠাহার পঞ্জাম হইয়াছে—নুদিংহের আদল

কুলগবিচয়ই তাঁহার নিকট অঞ্চাত বহিয়াছে। নৃসিংহের উর্জনে দশম পুরুষ চণ্ডিদাস» ছিলেন অবপতির পুত্র এবং এই অবপতি ছিলেন মুধ-বংশীয় স্থপ্রসিদ্ধ মুরারি ওবার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরবের পুত্র। প্রধানন্দের মহাবংশাবলী হইতে ভৈরবের কারিকাংশ (প্রাচীন পুথির বিশুদ্ধ পাঠ দৃষ্টে) উদ্ধত হইল (নগেন্দ্রনাথ বস্থব সং, পু. ৬৫):—

গঞ্চপত্যবপতী চ হেরখো বামনগুণা। ভৈরবস্তাস্কলা এতে ভেম্বপতিকঃ কৃতী।

অর্থাং ভৈরবের ৪ পুত্রের মধ্যে অম্পতিই কুলাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ভৈরব কবি কৃত্তিবাদের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন, আমবিবরণীতে কৃত্তিবাদ গঞ্চপতির কীর্ত্তি ঘোষণা কহিয়াছেন:—

> ভৈরবহত গলপতি বড় ঠাকুরাল। বারানসি পজান্ত কিন্তি ঘুসএ সংসার।

বঞ্চীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত একটি বিরাট কুল-পঞ্জীতে (২১,২ সং পুঞ্জি ) গত্তপতির ধারা নিরুত হইয়াছে; নিক্স গঞ্চপতির কুলবিবরণ অংশত: উদ্ধৃত হইল—( ৪২৭)১ পত্রে) "গঙ্পতিমহামওলস্ত আর্তি েবিসম্বাদসময়ে প্রতি-পত্তিহানি ঘোং বত্বাকর নগাঞা হানি: ... তৎস্থতা ...।" মহামণ্ডল উপাধি দারা তাহার বৈষ্থিক প্রতিষ্ঠা সমাক্ স্চিত হট্যাছে, কিন্তু দেখা যায় কুলক্রিয়ায় তাঁহার "হানি" ঘটিয়াছিল। ক্বত্তিবাদের ভ্রাতৃদম্পতিত এই গঙ্গপতি ও অশ্বপতি ক্বত্তিবাস অপেক্ষা অনেক বয়োক্ষ্যেষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ মুরারি ওঝার জ্যেষ্টপুত্র ছিলেন ভৈরব এবং ক্বজ্বিবাদ-পিতা বনমালী ছিলেন পঞ্চম পুত্র। স্বতরং অশপতিব পুত্র চণ্ডিদাস ক্বতিবাদের ভ্রাতৃপুত্র ও কিঞ্চিং বয়:কনিষ্ঠ সমদাময়িক ছিলেন। উক্ত কুলপঞ্চী হইতে অখ-পতিব ধাণাব নামমালা মাত্র (কুলক্রিয়াংশ বাদ দিয়া) উদ্ধৃত হইল নুসিংহের উক্তিন সহিত মিলাইয়া দেখিলে কুলপঞ্চীর প্রামাণ্যবিষয়ে সকলের সংশয় দূব হওয়া উচিত।

অবপতি — সন্তীদাস চণ্ডীদাসনামা— (গৰুড় শ্রীনাথ) গোপীনাব । মহানন্দকা:) — মাধব (বিদ্যানন্দ-সানন্দ অনম্ভকা: ) — নমন(তৃবন গোলীকা:) — (সদানন্দ) কুম্দানন্দ (বাদবানন্দা:) — শ্রীঃবিবাচম্পতি( গলাহবিকৌ ) — শ্রামচরণ বিভাবাগীশ ( রামচরণে ) — গোপালদার্কভৌম ( রুফরাম প্রাণক্লফা: ) — কুশলতর্কভ্ষণ (ক্ষবরামনাথা:) – নুসিংহত্তর্কপঞ্চানন—রমান্দান্ততর্কি দিয়া প্রশ্রীকান্তো ॥ বেতু গ্রামনিবাসী (৪২৭।২ পত্র)। এন্থলে কুলপঞ্জীতে কেবল কতিপয় প্রান্থনাম বাদ গিয়াছে মাত্র এবং কুলক্রিয়াংশের বিবরণে নুসিংহের উক্তির সহিত

<sup>\*</sup> কালিবাসের ভার চতিবাস সংজ্ঞাপর বলিরা হ্রব-ইকারসুক, ছব্দের থাতিরে নহে—কাব্যঞ্জলাবীপিকাকারও হ্রব-ইকারই লিবিয়াছের।

যংকিঞিং পার্থকাও দৃষ্ট হয়। বুঝা বায় গণমার্থণ ছইতে এই নামনালা গৃহীত হয় নাই। তথাপি ঘটক-দের নিজ্ম উপকরণ হইতে যে নামনালা উদ্ধৃত হইয়া:ছ নৃসিংহের উক্তির সংহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল আছে এবং একটি মূলাবান্ অতিরিক্ত তথা আছে বে, চণ্ডীণাসের নামান্তর ছিল ষ্টালাস।

সময়ের হিসাবে বাধা না থাকিলেও এই চণ্ডীদাসকে **এীকৃষ্ণকীর্ত্তনকাবের সহিত অভিন্ন কল্পনা করার বিন্দুমাত্রও** হেতু বিশ্বমান নাই। বড়ু চণ্ডীদাদ বিশ্রুতকীর্ত্তি, ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় কবি ক্বন্তিবাদের ভাতৃপুত্র ছিলেন, অণচ ৫০০ वरमद-मर्सा এकथा घूनाकरदे उदह काभिन मा, ইহা কল্পনার অভীত। অশ্বপতি এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র চণ্ডীদাসও ফুলিয়ানিবাসীই ছিলেন, নিশ্চিত্রই নাহুর-নিবাসী ছিলেন না। বিষ্ণাবিতরণে স্থরক্রমসন্তুশ সর্ববশস্থ্য ভট্টাচার্যার্শিরোমণি এই চণ্ডিদাদের প্রশন্তিল্লোকে ওঁ হার একটি মাত্র "ক্বভি"র (অর্থাৎ গ্রন্থের) উল্লেগ আছে---"এলকারটীকা"। একলে নৃসিংহ সম্ভবতঃ কাব্যপ্রকাশ-দীপিকাকারের সহিত নিজ পূর্ব্বপুরুষের ভ্রান্তিমূলক অভেদ কল্পনা করিয়াছেন, কিম্বা বস্তুতই চণ্ডিদাসরচিত অপর একটি অলহারটীকা ছিল। এন্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য বে, কুল-পঞ্জীর প্রমাণবলে "বডু" নামে নিরুষ্টপাতীয় এক ব্রান্ধণ-শ্রেণী বিশ্বমান ছিল—বড়ু চণ্ডীদাসও ঐ জাতীয় ছিলেন, বাঢ়ীয় প্রভৃতি উচ্চন্ধাতীয় ছিলেন না, মনে করাই যুক্তিযুক্ত। প্রমাণটি উদ্ধৃত হইল:--বন্যাঘটীয় বাবলাবংশে নরাইজ विश्रमात्र २१ मशोकबर्पव कृलीन ছिल्नन ( क्षवानस्मव भश-বংশ ১২৪ পৃ. )। তাঁহার অন্যতম পুত্র বিভানন্দ—তৎপুত্র জগন্নাথের কুলবিবরণে আছে. "অস্তা কন্যা রাজ্যা নিধিচশ্রেরী নীভা তেন সর্কানাশ:" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের .৮১৫খ পুথির ২।২ পত্র, অস্মনীয় জয়স্কীপুরের পুথির ৩৩৭।১ পত্র )। এম্বলে পরিষদের পূর্বেবাদ্ধত পুথিতে ( ২১০২ সং, ৩৷২ পত্র ) অতিরিক্ত বিবৃতি আছে। যথা, "পশ্চাৎ কন্যা শুঙ্গো-মুখোটা বাজনিধিচন্দ্রে নীতা সা কন্যা "বডুপ্রোতিয়"××ו ( অক্ষর অস্পষ্ট) পঞ্জীতে নীতা সর্বানাশ: মোড়খরবাসী…।" বাজা নিধিচক্র মলুটি-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ এবং প্রায় ১৫৫০ ঞ্জীষ্টাব্দে বিশ্বমান ছিলেন।\*

ক্ষত্তিবাদ দম্বন্ধে পবেষণা শভাধিক বৰ্ষ পূৰ্ব্বে অভি কৌতুকজনক ভাবে আবম্ভ হইয়াছিল। আন্দ্রবাজ-সংগৃথীত "কায়স্থকৌস্তভ" গ্রন্থের প্রথম সংখ্যায় (প্রকাশ-কান ৩ শ্রাবণ, ১২৫১ ) লিখিভ হইল, "কীৰ্দ্ধিবাদ পণ্ডিভ গৌড়কায়স্থ ছিলেন" (১০ পু.)। পরবন্তী e ভাত্তের "পূর্ণ-চজোদয়ে" কৃত্তিবাদের ওঝা উপাধির প্রশ্ন উবিত হুইলে ২৭ ভালের "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" উত্তর লিখিত হইল যে. ওঝা "ওষ" কামন্ব, বাহাদের সমাজ ছিল 'ফুলে ঋড়দহ'—প্রমাণ-স্বরূপ জগন্ধাধপ্রদাদ বস্থুমন্ত্রীক-বচিত 'রাজ্বভরক' ও 'কান্তস্থু-হিতার্থ গ্রম্বের নাম লিখিত হইল (পু. ১)। অভঃপর হৃ ক্রিন্দ্র মত্র 'কবিবলাপ' গ্রন্থে এবং ভদুপ্তে হ্রিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিতে' ( औ: ১৮৬৯, পু. ২৫) निश्चितन, "বিষবৈদ্য ও ডুতপ্রেতাদির মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ধরা কহে; বোধ হয়, মুরারি একজন বিখ্যাত ওঝা ছিলেন" ইভ্যাদি। পরে হরিশুলু মিত্র স্বয়ং এই নিভাস্ত 'ভ্রমাত্মক' ব্যাখ্যা সংশোধন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম গায়ক-সম্প্রদায়ের নিকট জানিয়া ক্বন্তিবাদের পরিচয়স্থচক কবিতা প্রকাশ করেন :—

ম্রারি নামেতে ওকা ছিলেন কাশীবাসী।
করিলেন বসবাস কুলিরাতে আসি।
হইলেন তাহার পুত্র বনমালী নাম।
রামভক্ত অপুরক্ত নানা গুণধাম।
বাপ বনমালী ওবা মাণ্কি উদরে।
কুন্তিবাস জন্মিলেন চারি সহোদরে।
কৃন্তিবাস জনিবাস আহৈত ভাগ্বর।
সবে সুপ্তিত অতি নানা গুণধার। ইত্যাদি

(৺ক্লন্তিবাদের পরিচয় সংগ্রহ, ১ জৈচে ১২৭৭, পৃ. ৬ এবং মিত্রপ্রকাশ)।\*

কবিচরিতে (পৃ. ২৮) কৃত্তিবাদ আকবরের দময়ে প্রীষ্টার বোড়শ শতান্ধীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। রামগতি ন্তায়রত্বের মতে (১ম সং, পৃ. ৭৫) অকুমান "১৪৬০ শকে [১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে] রামায়ণের রচনা হয়", অর্থাং মুকুলরামের চণ্ডীরচনার জিশ-চল্লিশ বংশর পূর্ব্বে। এই মতই রাজনারায়ণ বহু (পৃ. ১৫) গ্রহণ কবেন। নগেক্সনাথ বহু ১৩০০ সনে দর্ব্বপ্রথম রাটায় কুলপ্রী হইতে কৃত্তিবাদের বংশ উদ্ধার করিয়া ১৪১০ হইতে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভাহার আবির্ভাবকাল দ্বির করেন (বিশ্বেষ, ১ম সং, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৩২৬ ও ৪০২); পরে বহুবাদী ও জন্মভূমি (চৈত্র ১৩০১) পরিকায় অক্তর্মণ আলোচনা

 হরিশ্চলের কৃতিবাস প্তিকার শেবে তদ্রচিত "বলভাবা এবং বলীর সাহিত্যবিবরণ" এছের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হর ("১ম বঙ নঙ্গণিত হইতেছে")। এই এছ একাশিত হইরাছিল মনে হর না।

<sup>\*</sup> শ্টলেনারারণ চটোপাধাার রচিত "মল্টি-রাজবংশ" এছে (১৩২৮)
লিখিত হইরাছে, (পূ ১৯-২০) বংশের "করেক পুরুব উত্তরাধিকারীর
নাম" পাওরা বার না। অখচ আমরা একাধিক কুলপঞ্জীতে সম্পূর্ব বংশাবলী পাইরাছি। প্রথমাংশ ববা, মূখ আহিতের অধন্তন ১১শ পুরুব
ভবানক বাঁ—রাজা বসন্ত—রাম সাহা—রাজা নিধিচল্ল—রাজা উদরচল্ল
"(ও রাজা রাম রার)—রাজা জরচল্ল ও বেশীচল্ল রাজা বসন্তের পৃষ্ঠপোবক নিরীর সমাট্ আলাউখিন নতে, পরত্ত বাংলার আলাউখিন হসেন
সাহ।

নীনেশচন্দ্র দেন ভাহার যুগান্তকারী এছের ১ম সংস্করণেই (ড: ডট্টুশালী ২য় সং লিখিয়া ছুল করিয়াছেন) **ক্লভিবাদের আত্মবিবরণী মৃদ্রিত করেন ( পৃ. ৬৭-৭১) এবং** कुखिबारमब कावाबहनांव काम ১৩৮৫ हरेएंड ১७३२ এটাকের মধ্যে ( অর্থাৎ রাজা গণেশের রাজত্বকালে ) নির্ণয় করিয়াছিলেন (পু. ১২৮)। অতঃপর "ক্রন্তিবাস পণ্ডিড" শীর্ষক স্থদীর্ঘ প্রবন্ধে ( সা-প-প, ১৩০৪, পু. ১১৭-৪২ ) কুল-नाट्यत धामाना वानी अञ्चलक वत्नानाशाय विश्वत আলোচনা করিয়া সামুমানিক ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্বভিবাদের জন্মকাল গণনা করেন (পু. ১৩৪)। তাঁহার প্রবন্ধের পরিশিষ্টে (পৃ. ১৪২-৪৯) আত্মবিববণীটি পুনমু দ্রিভ হয় এবং নগেন্দ্রনাথ বহু মস্কব্যে ( পৃ. ১৫০-৫৭ ) ক্বত্তিবাসকে ১৪০৮ হইতে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের লোক বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রফুল-চন্দ্রই দর্বপ্রথম ধ্রুবানন্দের মহাবংশ হইতে মূল কুলকারিকা উদ্ধৃত করিয়া (পৃ. ১২৫) ক্বজিবাদ ও ঠাহার ভাইদের নাম্ মৃদ্রিত করেন এবং আত্মবিবরণীর অনেক কথাই বে কুলগ্ৰহের সহিত মিলিভেছে ভাষা লক্ষ্য করেন (পু.১৪৯)।

কৃত্তিবাদ প্রভৃতির ওঝা উপাধি হইতে ভাহার উপর মৈথিলদের দাবি হইতে পারে, আমাদের এইরূপ ধারণা ছিল-সম্প্রতি ভাহা ফলিয়াছে। এডুকেশন গেজেটে (২৩ বৈশাধ, ১৩৫৬, পূ, ৯-১৬) শ্রীকমলাকান্ত পাঠক পরাশর-গোত্র এক মৈথিল ক্বভিবাদ ওঝার সন্ধান দিয়াছেন, বর্ত্তমান বংশধবের উর্কতন বাদশ পুরুষ, বাড়ী জেলা বীরভূম। ক্বজিবাসেরও পিতা বনমালী এবং পিতামহ মুরারি। ক্বজিবাদই বংশধরদের ও লেখকের মতে রামায়ণকার—এবং বাঢ়ের ফুলিয়ানগর হইল বীরভূমের অট্টহাসন্থিত শ্রীশ্রী৺ফুল্লরা মহাপীঠ। বামায়ণকাব তৃইঙ্গন ক্বত্তিবাদের অন্তত্ত্বও ইনি **हरेए भारतन विमा मत्मह कता हरेगाहि। नाना ज्ञातनत**्र বিভিন্ন কালের বছ লেখক পুথিতে চক্রাস্ত করিয়া মিথ্যা "মুখটি-বংশ" লিধিয়াছেন এবং ফুলিয়ানগরীর "দক্ষিণ-পশ্চিম চেপ্যা বহে গৰা হ্রেম্বরী" বর্ণনাটি মিথ্যা স্বীকার করিলে রাঢ়ের অগকা দেশে ক্বন্তিবাদকে টানিয়া লওয়া বায়। কিছ এক পুরুষের গড়পড়তা ৪০ বংসর ধরিয়াও মৈথিল कुंखिवारमद समास ১৪७० औह मरनद भूर्स्स इम्र ना।

কৃত্তিবাসের অভ্যাদয়কাল বাঁহাদের মতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, তাঁহারা সকলেই—নগেন বহু-দীনেশ সেন-প্রফুলচন্দ্র-ভট্টশালী—কৃলশান্তের উপকরণ সাদরে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মৃক্তিভর্ক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীভে বিচার করা ত দ্রের কথা, বে ভাবে লক্সপ্রভিষ্ঠ প্রেরকণ্ড কৃলশাত্তের প্রতি কাল্ডল্যমান অনাদর এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া ভাহা প্রবন্ধপ্রক সমন্তই গোগন করিয়া গিয়াছেন

(ড: হুকুমার দেনের গ্রন্থে, ২য় সং, পু. ৮৫-১০৬, কুত্রাশি পুरवीक প্রবন্ধনিচয়ের উল্লেখ নাই ), মনে হয়, সকল দিক সম্যক্ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তনির্ণয় এই খেণীর লেখকের কামা নহে---একদেশদশী হইরা ভ্রমপ্রমাদ জীয়াইয়া রাখা थवः रुष्टि कदाहे (वन हैहारबद कांग्र) ৮ वश्मद भूट्स "ক্বন্তিবাদের কুলক্ষ। ও কালনির্ণয়" প্রবদ্ধে (সা-প-প, ৪৮, পু. ১০৫-২০) কুলশান্তোক্ত তত্ত্বসূত্ব সাধ্যমত বিচার করিয়া আমরা দৃঢ়ভাবে দিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম বে, নরদিংহ ওঝাকে দহক্ষমৰ্দনের সভায় ১৪১৮ সনে টানিয়া আনা "একেবারেই স্প্রসম্ভব" (পু. ১১৪)। ডঃ দেনের গবেষণাগন্ধ সিদ্ধান্ত এখনও হইল এই ষে, নরসিংহের পৃষ্ঠপোষক "দত্তক্মর্দ্দন ছাড়া আর কেহ নহেন" (পু. ১৭)! আমাদের যুক্তি গুলির পুনরাবৃত্তি না ক্রিয়াও ( পূর্ব্বপ্রবন্ধে ড্রন্ট্র্রা ) এ স্থলে ডঃ সেনের মারাত্মক ভ্রম স্বল্পাঠী বালকেরও বোধগম্য হইবে। দহক-मर्फन ১৪১৮ औष्ट्रेरिक कीविक हिल्मन, छः म्हिन मटक নরসিংহ তথন 'বয়স্ক' এবং তৎপুত্র গর্ভেশবের বয়স খুব বেশী হইলে ৪৮ ধরা যায়। ভাহা হইলে গর্ভেশবের জন্ম হয় ১৩৭০ সনে ( তংপুর্বেন:হ), ভাহার জোটপুর মুবারির ১৩৯৫ मत्न ( এक श्रुक्ट हर र वर मन धनिया ), भ्वानित पक्षम পুত্র বনমালীর ১৪৩০ সনে এবং ক্রন্তিগাসের জন্মের উর্দ্ধানন সীমাহয় ১३৫৫ গন। যুক্তিযুক্ত গণনায় আবেও মনেক भरत, ১৪ ° ৫-১৫ ० ॰ সনের মধ্যে, পড়িবে। কারণ, আমরা একাধিকবার দেখাইয়াছি যে, বান্দলার শিক্ষিত আহ্মণ পরিবারে কমিন্ কালেও ২৫ বংসরে এক পুরুষ পাওয়া यात्र ना, পাওয়া यात्र ७०-८० वरमदद (मा-**প-প, ८৮, পৃ. ১১৮,** প্রুবাসী, পৌষ ১৩৪৯, পৃ. ২৩৬-৪৩ ; ঐ, ভান্ত ১২৫৪, পৃ. 🐶 প্রভৃতি )। স্থতরাং "বন্ধদে সনাতন-রূপ ক্বন্তিবাসের এক পুরুষ পরের লোক" ( ড: সেন, পৃ. ৯৮ ) না হইয়া এক পুরুষ পূর্বের হইয়া পড়েন। উর্দ্ধদিকের গণনায় ড: সেনের ভ্রম আরও অনেক মারাত্মক। নরসিংহ ও**ঝা হইলেন** मच्चनरम्बद चित्रककामीन श्रथम ममीक्द्रश्व श्रथम কুলীন আহিতের প্রপৌত্র—লক্ষণদেনের অভিবেক ১১৭৮ সনে ধরিয়া তৎকালে আহিতের বয়স ন্যনপক্ষে ২৮ ধরিলেও ভাঁহার জন্ম হয় ১১৫০ সনে, কিছুভেই তার পরে নছে। আর, দহুজ্মর্দনের সময়ে নরসিংহের বয়স বলি চূড়ান্তভাবে ১০০ বংসরও ধরা বায়, ভাহা হইলেও এক পুরুষের গড়-পড়তা হয় ৫৬ বংসর! পারিবারিক ইতিহাদের ক্ষেত্রে ইহা এক অভাবনীয় ঘটনা—৪ পুরুষে প্রায় ৩০০ বংসর 🖠 च्यक वाहारमय मर्ड ८ शूक्रस এक म्हाकी माज हनू, তাहाराव नावधान रावधनाध हहेरा हैहा वाहिव हहेरा পারিল।

কুলশাল্লের গহন বন হইতে উদ্ধার কলিয়া আমরা কৃতিবাদের ব্যক্তিগত ও পাবিবারিক বহু নৃতন তথ্য প্রবন্ধান্বরে প্রকাশ করিয়াছি (ভারতবর্ব, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পু. ৫৩৬-৩৯)। ক্বন্তিবাসের পাণ্ডিছ্যের উপাধি "পণ্ডিড", ভাহার মাতামহের পরিচয়, তাঁহার বিবাহ, বংশধারা ও ৪ কল্পার পরিচয় ঐ প্রবদ্ধে জটবা। তুইটি তথ্যের প্রমাণ-বলে তাঁহার জন্মান্ত আমরা ঐ প্রবন্ধে চতুর্দ্ধণ শতানীর ভৃতীয় পাদে ( ১৩৫০-৭৫ খ্রী: মধ্যে ) নির্ণয় করিয়াছি। ভন্মধ্যে একটি ভথ্য আবশ্বকবোধে পুনরালোচিত হইল। "কাঞ্জিবিদ্ধীয়-রাজপণ্ডিড" কুবের রচিত ভাস্বতীব্যাখ্যার রচনাকাল ১২২৯ শকাব ( ১৩০৭-৮ খ্রী: Indian Culture, XI, pp. 33-36 দ্রষ্টবা)। রাণীয় কুলপঞ্চীতে (পরিষদের ২১০২ সং পুথির ৫৪।১ পত্র) এই "কাং কুবের রাজ-পণ্ডিতে"র নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, বন্দাঘটীয় 'বৃহত্বশাশ' বংশীয় উৎসাহ-পুত্র বাস্থর কুলবিবরণে। এই বাস্থ প্রথম कृतीन मरहचराव व्यवस्थन वर्ष श्रुक्ष धवर कृरवव अथम কুলীন ক্লফের অধন্তন ষষ্ঠ পুরুষ বলিয়া অহুমিত। কুবেরের জন্ম ১২৭৫ সনে ধবিয়া এবং ডিন পুরুষে এক শভাকী ধবিষা প্রথম কুলীন কৃষ্ণ-মহেশবের জন্ম হয় অনুমান ১১১০ मत्न- अर्थार প्रोप्ययम यद्यान म्यान द्राज्यकारन ( ১: ৫৮-१० + ) প्रथम कूनीनात्तव माधा हेशात्तव परास्त्र परास्त्र সময়ের হিসাবে সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিল। কুবেরের গ্রন্থরচনাকাল (১৩০৭-৮ খ্রী:) স্বভরাং সমগ্র কুলশান্তের একটি হুদুঢ় ভিত্তি যোগাইতেছে। কুবেরের পিতা রবি ২৩ সমীকরণে এবং বাস্থর পিতা উৎসাহ ২০ সমীকরণে मभानिज इहेबाहित्मन (ध्वानत्मव यहावःम सहेवा)। স্থতরাং ২১ সমীকরণে সম্মানিত (মুরারি ওঝার পিতা) গর্ভেশ্ব ইহাদের সমসাময়িক হইতেছেন এবং কুবের-বাস্থ-মুরারিও সমসাময়িক প্রতিপন্ন হন। অর্থাৎ মুরারি ওঝার क्रमु ७ ১२ १६ मत्न क्रमान क्या यात्र, वदः क्रिष्ट्र शृद्ध ह् एत সম্ভব, কারণ বাস্থ ছিলেন তাঁহার পিভার অষ্টম পুত্র, মুরারি পরবত্তী। কৃত্তিবাসের জন্মকালে মুরারি জীবিভ ছিলেন, বয়স ১০০ ধরিলেও তাঁহার পৌত্রের জন্ম ১৩৭৫ সনের পরে হইতে পারে না। মুরারির পিভামহ নরসিংহ বে নি:সন্দেহ দমুজমাধবেরই পাত্র ছিলেন তাহার অভিনব প্রমাণরূপে रेश श्रुशीय।

উলিখিত কুবেরের অধন্তন বর্চ পুক্ষ "বিফুলাস সিদ্ধান্ত ভটাচার্য" স্থপ্রসিদ্ধ ব ঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী এবং বশোহর-মলীকপুরের 'লোহাকরা' ভট্টাচার্যবংশের আদি-পুক্ষ ছিলেন: নামমালা বথা, কুবের—শক্রম্ন পণ্ডিত— নীলকণ্ঠ পণ্ডিত—বিশ্বর পণ্ডিত—ধ্বাধ্ব পণ্ডিত—বিশ্বুদার্স (পরিবদের উক্ত পুথি ৩১৮;১ পত্র)। শিরোমণির জন্মার্ক অন্তমান ১৪৬০-৬৫ সন (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১৩-১৫), স্থতরাং তাঁহার প্রশিতামহ-স্থানীর কৃত্তিবাসের জন্ম হয় ১৩৬০-৬৫ সনে।

বুলগ্ৰহে কৃত্তিবাসের কালস্চক এ জাতীয় তথ্য অনেক আবিষার করা বায়-পূর্বপ্রবন্ধে একটির বিবৃতি প্রদন্ত হইয়াছে। এ স্থলে অক্সাতপূর্ব্ব অপর একটি মূল্যবান তথ্য विदृত हरेन। भूदादि खवा ७९ मधी बदलद क्नीन हिल्लन **এবং ঐ সমীকরণের প্রথম কুলীন ছিলেন মৃথ-বিকর্ত্তনবংশীয়** (भाविन्म ( महावश्न, भृ. ७৮-२ )। এই भावित्नम् व व्यवस्थान ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত চৈত্তস্তপার্থন "স্বরূপগোস্বামী": বংশাবলী যথা, গোবিন্দ—পৃথীধর—গশাগতি—জিতামিত্র —প্রমোদন স্থায়াচার্য—পুরুষোত্তমাচার্য্য "সন্নাসী" নামান্তর <del>ত্</del>বরূপগোস্বামী (পরিষদের ১৮১৫**খ সং পু**লির ৩৬৬)১ পত্র, ২১০২ দং পুথির ৪৬০।২ পত্র)। স্বরূপগোস্বামীর কুলপরিচয় এই প্রথম আবিষ্কৃত হুইল—সন্ন্যাদগ্রহণের পূর্বে তিনি গৃহী ছিলেন এবং তাঁহার এক পুত্রের নাম লিখিড ষ্ণ:ছে "বিপ্রদাস" ( ঐ, ৩৬৬।২ পত্র )। এ স্থলেও কুত্তিবাস স্বরূপগোস্বামীর প্রপিভামহ-স্থানীয় হইভেছেন এবং ডিনি বে সনাতন-কুপের সমসাময়িক ছিলেন না, প্রত্যুত তাঁহালের ১০০ वर्गत भूर्ववरही हिलन, এ कथा त्वम ब्लाब कविवाह প্রমাণপথতন্ত্র পণ্ডিতসমাজে বলা যায়। সভ্যসমাজের সর্ব্বত্র ব্যক্তিবিশেষের কালনির্ণয়াদি প্রধানতঃ পারিবারিক रें िरांग पिथा जालाहिङ रहेवा थाटक। वाक्लाद महस्र সহস্র সন্ত্রান্ত পরিবারের সমৃক্ষ বিবরণ হল্তলিখিত মূল কুলগ্ৰন্থে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। তাহা বেচ্ছায় পদদলিত করিয়া যে কেহ গবেষণা করিবেন ভ্রমপ্রমাদের গর্ন্তে 💆 🔰 🕶 🗖 পতন অবশ্ৰস্তাবী। কৃত্ৰিম রচনাপূর্ণ ভ্রমপ্রমাদবহুল মুদ্রিত কুলগ্রন্থদমূহ আমাদের লক্ষ্যন্থল নহে।

উলিখিত আলোচনার ফলে কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪শ শতালীর তৃতীয়পাদে নিনীত হওয়ার পর "আদিত্যবার প্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস" পঙ ক্রিটির প্রকৃষ্ট উপবোগিতা ধরা পড়ে। কারণ গণনাঘারা পাওয়া বায় ঐ পাদে মাত্র জিনবংসরে ঐ সংবোগ সংঘটিত হইয়াছিল—১৩৫২, ১৩৭২ ও ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। ম্বারির জন্ম বধন ১২৭৫ সনের পরে নছে, পুর্বের হওয়ারই সভাবনা, তথন কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৫২ সনে হওয়াই অধিক সভ্তব—প্রকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দারিত ১৩৩৫ সন তাহা হইতে বেশী দূরবর্তী নহে। এতদম্পারে কৃত্তিবাস নিঃসন্দেহ চণ্ডীদাসের পূর্ববর্তী হইতেছেন এবং ১৩৭২-৫ সনে জন্ম ধরিলেও তিনি বড়লোর চণ্ডীদাসের

ঠিক সমসাময়িক হন, পরবর্জী নহেন। হুডরাং বাদকার আদিকবির আসনে আমরা "বড়ু প্রোত্তিয়" চণ্ডীদাসের পরিবর্জে ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় সরস্বতীর বরপুত্র "পণ্ডিত" উপাধিধারী কুত্তিবাসকেই বসাইতে চাই। তাঁহার পূর্চপোষক "রাজা গৌড়েখর", তাঁহার পিতৃত্য নিশাপ্তির পূর্চপোষক "রাজা গৌড়েখর", কিছা রাজপণ্ডিত কুবেরের পোটা কে ছিলেন সে সম্বন্ধে নৃতন আবিষ্কার না হইলে আনম্ককাল বাদবিত গা চলিতে পারে। কুত্তিবাস দম্পন্মর্দনের সময়ে জীবিত ছিলেন কোন সন্দেহ নাই।

ক্বজিবাদী রামায়ণের প্রাচীনতম পুথিতে (১৫০২ শকে
অম্প্রিপিত) পুশ্পিকায় একটি বিশেষণপদ আছে বাহার উপর কাহারও দৃষ্টি এ বাবং পতিত হয় নাই—"ইতি 'শ্রীবংসপণ্ডিত' শ্রীকির্দ্তিবাদবিরচিতং।" শ্রীবংসপণ্ডিত পদটির ব্যাখ্যা আমাদের মতে এই । পাঠসমাপ্তির পব কৃত্তিবাসের উপাধি হইয়ছিল "পণ্ডিড", সাধারণতঃ কোন রাজা বা রাজপুক্ষের সভায় সসমানে এইরপ উপাধি পাইয়ছিলেন তাহার নাম ছিল "শ্রীবংস।" এইরপ প্রথার জার একটি উৎকৃত্ত উলাহরণ আছে। স্থবিখ্যাত রায়মুক্ট (বাহার পদচন্দ্রিকাটীকা ১৪৭৪ প্রীত্তাব্দে সমাপ্ত হয়) সর্বপ্রথম "রাজ্যধর" নামক জলালদীনন্পতির মন্ত্রীর নিকট "মাচার্য্য ও "ক্বিচক্রবর্ত্তা" উপাবিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—রায়মুক্টের কোন কোন টীকার প্রপিকায় "রাজ্যধরাচার্য্য" পদ দৃত্ত হয় (I. H. Q, XVII, pp. 457-৪)। আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের এইরপ সংযুক্ত নাম—শ্রীবংসপণ্ডিত ও রাজ্যধরাচার্য্য—সল্ল ভ হইলেও মনোহর ও স্ক্রচির পরিচায়ক।

# ব্রিটিশের বিচার

**बिक्**यूपः अन मलिक

বিচারনিষ্ঠ বলিয়া বভাই করেন ব্রিটিশ জাতি. কতটুকু তাতে স্থ্যাতি-স্থার কতথানি অধ্যাতি। যীশুকে যাহারা দিয়াছিল কুশে, বিচার করায়ে,—বিচারক পুষে, মোরা দেখি সব খেতাঙ্গ ভাতি আন্থিও তাদেরি ভাতি। পুণ্যপ্রতিমা 'ছোয়ান ডি আর্ক' कतानी नीतानना, বিচার করিয়া কাহারা করেছে তারি শত লাখনা ? যে বিচার এক পাপ-প্রহসন শুনি কলুষিত হয় দেহমন, বীভংস সেই ব্যৱস্থতার कत्रिव ना जात्नाहना।

'নন্দকুমারে' কাঁসি দিল যারা
তাদেরো বিবেক আছে?
ওকে যদি বল স্থায় !— অস্থায়—
স্থাইনীয় ওর কাছে।
ওকি কদর্য্য বিচারের রূপ !
হীন কুংসিত বিষ বিজ্ঞপ,—
ও বিচারে মরে দেবতা মাত্ম
অস্থাই কেবল বাঁচে।
কি পেলে ভাপান, ওই ভার্মানী

বিচার বা ভাহা--প্রতিহিংসার

পরাব্বিত অবনত ?

'এটম ব্দে'রই মত।

ওধু মহাপাপী হলে জলক্ষ্যে, বিচারাভন্ধ-বীজাণু বাহন বিভয়ী ভাগ্যহত। দেহ শুধু খেভ, চেভোদর্গ ণে— আবর্জনার ভূপ, প্রতিফলিত কি হতে পারে সেধা সত্য স্থায়ের রূপ ? স্বাধের নামে এতো বলিদান, নাহিক যুক্ত-যুক্তির স্থান, সব তাৰিয়াছ---লব্দা তাৰো না, হে ভদ্র রও চুপ। ভেবো না তোমরা জারপরারণ, বিচারে নরোত্তম, কোণা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষতা বিবেকীর সংযম ? গুহামানবেরা ভাল বরঞ, রচে না ভারের বধ্যমঞ্চ. হত্যাই করে—প্রবঞ্চনার আভ্রমতা কম। পূৰ্ব্বপুকুষ হন্থ ছিল বলে|---ৰানি না সত্য কিনা ? ও মত গ্রহণে সন্দেহ হয় বিশেষ প্রমাণ বিনা। হই নিশ্চিত-তবু মনে ভাবি---হেসে মেদে লবে ভোমাদের দাবি জনাগত তব বংশবরেরা

ट्यि विठारत्त्व हिमा।

হুদুর ভবিষ্যতের চক্ষে—

#### পতঙ্গ

# बिश्वीमन्द्र ভট্টাচার্য।

পরদিন সন্থার পরে বেড়াইরা ফিরিরা শচীনবাবু শুনিলেন বৌমা জিনিষ ছুইটই বৈকালে দিরা গিরাছে। মীরা তাহা রাখিরা দিরাছে নির্ভরে এবং সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে। মীরা শুধু কহিল, কোখার রাখবে ভাল করে রাখ—

কতকগুলি পুরানো পরীক্ষার থাতা তাকের উপর ছিল, শচীনবাবু ইতাহারগুলি তাহার মাঝে রাখিরা আর্যেরাপ্রটিকে উপরে একটা স্থানে সংগোপনে রাখিলেন। কেবলমাত্র বসিরাছেন ঠিক এমনি সমরে বলাদের দলের রঞ্জন আসিরা উপস্থিত। সকলেই গ্রেপ্তার হইরাছে, কিন্তু এই ছেলেটি আশ্বর্যা উপারে ধরা পড়ার হাত হইতে বাঁচিয়া গ্রিরাছে। দারোগাহত্যার পরে সে নিকটবর্তী এক আত্মীয়বাড়ীতে ছই-চার দিন থাকিয়া পরে আসিরাছিল—

রঞ্জন প্রশ্ন করিল, সত্যদা কেমন আছেন ?

শচীনবাৰুর চোধের সামনে ভাসিয়া উঠিল সত্যর বিশীর্ণ শুক মুখধানা, সলে সলে সহাযুজ্তি ও করুণায় তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইরা উঠিল। তিনি বলিলেন, ভাল নেই, আমাশয় হয়েছে আর সে পারে না।

- —অত্থ বেৰী ?
- —না, তবে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, অবচ কোবাও একদিনের জভে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, চারিদিকে হয় পুলিস না হয় রাজভক্ত প্রকা—
  - —আর কতদিন পারবেন এমনি করে ?

আমিও তাই বলেছি তাকে, আর এমনি করে পালিরে বেড়িরে লাভ কি ? এ জাতির সবাই জড়বুরি, স্বার্থপির, অলস, আত্মকেন্দ্রিক—পরাজিতের মনোর্ডি আর আত্মসন্মান-জ্ঞানের অভাব এদের মজ্জাগত—

কিছুক্ণ জালাপ-জালোচনার পরে রঞ্জন জকমাং প্রশ্ন করিল, সত্যদা কোথার, তার কাছে যাওরা ছাড়া ত কোন কাজ নেই জার—

আত্মগত তাবে শচীনবাবু বলিলেন, আৰু রাত্রের প্রমারে বরিশাল যাবে, যদি বাইরে থাকতে পারে তবে হয়ত কর্ম-ক্ষেত্র খুঁকে পাবে।

- —আমিও তা হলে বরিশালই ষাই—
- রঞ্জন আলোচনাকে যেন জনাবপ্তকরূপে এবং অৃত্যন্ত আক্ষিকভাবে সংক্ষেপ করিয়া উঠিয়া গেল।

রঞ্জন চলিরা বাইবার পর শচীনবাব্র হঠাৎ সন্দেহ হইল ক্থাটা বলিরা কেলিরা ভাল হর নাই, এতদিন ত অমন ভূল ভাহার হর নাই। রঞ্জন চলিরা গেল এখনি ভাবে বেন সে একটা কিছু হদিস পাইরাছে—তার উপর, বলাদের সঙ্গে বহু
নিরপরাব লোকও জেলে গিরাছে—কিন্তু ঐ ছেলেটি
কারাদণ্ডের হাত হইতে বাঁচিয়া গিরাছে—কেন ? সন্দেহ
ঘনীভূত হইয়া উঠিল, রঞ্জনের পশ্চাদন্ত্সর্গ করিবার উদ্দেশ্তে
শচীনবাবু তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন কিন্তু রাভায় সে নাই,
কিন্তু এত শীয় গেল কোপায় ? তিনি একটু আগাইয়া আসিয়া
মোড়ে দাঁড়াইলেন, বড় রাভায়ও নাই—একটু এদিক ওদিক
চাহিয়া দেবেন রঞ্জন চায়ের দোকানে ধাবার ধাইতেছে,
মণিবাবু দোকানে বসিয়া আছেন।

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিলেন বিমর্বজাবে—এত বড় একটি তুল তিনি মুহুর্ত্তে করিয়া বসিলেন কেমন করিয়া? ইহার পেছনে যেন রহিয়াছে নিয়তির ছজের বিধান। মীরা প্রশ্ন করিল, কি হ'ল?

- —সত্য বোধ হয় কালই ধরা পড়বে !
- —ভালই ত, তার যা শরীরের শ্বস্থা তাতে সে-ই ভাল হবে।

শচীনবাৰু যেন সাস্থ্না পাইয়াছেন এমনি ভাবে বলিলেন, হয়ত ভালই হ'ল। রুণা আর কেন ?

মীরা বলিল, তৃমি ছ:বিত হচ্ছ কেন ? সে ভালই হয়েছে।
শচীনবাৰু দীৰ্ঘাস মোচন করিলেন, কিন্তু মীরা ভানিল
না কেন ?

পরদিন বেলা ১২টার মধ্যেই সংবাদ পাওরা গেল সভ্য ষ্টমারপ্তেশনেই গ্রেপ্তার হইরাছে। ওবানকার লোকেরা ভাহাকে মাল্যভূষিত করিরা জরধ্বনি করিরাছে। এই বাহবা ও জরধ্বনির নিজল সঞ্চরকে হাত পাতিরা গ্রহণ করিরা স্বে কারাগারের প্রবেশবার পার হইরাছে।

যদিও ইহাতে বিমর্থ হইবার ইংশেষ্ট কারণ নাই তবুও দেশসেবক কারাবরণ করিয়াছে এই সংবাদ পাইবার পরই শচীনবাবুর মনটা অত্যন্ত বিষয় হইয়া পড়িল। মিস্ রায়ও সংবাদটা জানিয়াছেন, কিন্তু কেমন করিয়া শচীনবাবু বীকার করেন যে এ ব্যাপার তাঁহারই অনিছাকত জুলের পরিণাম। সারাটা দিন একটা অব্যক্ত অবন্তিতে কাটিয়া গেল—মিস্ রায়ের সহিত দেখা করিতে যেন লক্ষা করিতেহিল।

সভ্যার কিরংকণ পরে অকমাং রিজিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম কয়াটা দেখিয়া তিনি একটু বিষিত হইলেন। প্রায় করিলেন, কি ?

- হ'দিব পড়াতে বান বি, তাই ভাবনুর আপনার সমুধ করেছে।
- —না ভালই আছি—শচীনবাৰু তাকাইরা দেবিলেন দ্বাভার বিভিন্নর একজন বাহুবী গাড়াইরা আছে।
  - -- ७: ७एम णाटका, वारेटन नटनट=-
- —না, আৰু শেষরাত্তে আপনার বাসা সার্চ হবে তাই বলতে এলাম। যা আছে সরিয়ে কেন্ন—
  - **(कन** ?
- —সত্যদার কাছে জাপনার জাংট পাওয়া গেছে— জাপনার ছাত্রেরা সনাক্ত করেছে।
  - —ও: ভাল কথা—

রিজিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দরজার নিকট হইতে প্রশ্ন করিল, কাল যাবেন ত ?

—হাা, বদি শরীরটা ভাল থাকে।

রিজিয়া চলিয়া গেল—শচীনবাবু আশ্চর্য হইলেন। এই
মেরেটি ডিয় সম্প্রদারের, ডিয় বর্দের। কিন্তু কেমন আন্তরিকভার সহিত এই সব কাল্তের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িতেছে, কিসের
জন্ত বৈপ্রবিক কাল্তে ভার এত অনুরাগ। এমন স্পরী, এমন
চৰংকার ক্তাব। মেরেটি বিধ্রী না হইলে যেন তিনি খুশী
হইতেল।

ষাহাই হোক এ সংবাদটা ভাল নর, এখন অকারণ গ্রেপ্তার হইরা মীরাকে বিপন্ন করিবার কোন মানে হর না। আৰু রাত্রেই বেমন করিরাই হোক ওটাকে সরাইতে হইবে। কিন্তু কোধার ? একমাত্র মিসু রার হাড়া আর কে আছে ? আর সভার গছিতে বন্ধকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ডব্য—ধর্ম।

মীরাকে তিনি সবই জানাইলেন-

মাৰে মাৰে আকাশের পানে চাহিরা দেখিতেছিলেন
শচীনবাব্। কোথাও এতচুকু মেঘ নাই। বছৰ সুন্দর
ভোছনার পৃথিবী কলমল করিতেছে—শচীনবাব্ পরিপূর্ণ
ভোছনা দেখিরা একটু যেন হতাশ হইলেন। আৰু যে নিবিদ্ধ
ভ্রমণারেরই প্রয়োজন।

আহারাদির পর মীরা ও শচীনবাবু নীরবে বারাদার বসিরাছিলেন, কিন্তু এমন দিবালোকের মত স্থারিস্কৃট ক্যোৎস্থার শচীনবাবু বেন সাহস পাইতেছিলেন না। কিছুক্দ বাদে রাত্রি প্রার একটার সমর কতকগুলি বও মেব প্রদীপ্ত সোলকের মত টাদের উপর দিরা ক্রত মুটামুট আরম্ভ করিল। প্রবিধী একটা বোলাটে ক্যোৎস্থার অবচ্ছ হইরা উঠিল।

শচীনবাৰু বলিলেন—দাও ত মীরা, এখনই বেতে হবে—
মীরা আংগ্রাত্ত আনিয়া দিল, শচীনবাৰু মনে মনে
ভাবিলেন বদি তেমনিই হয়, না হয় আংগ্রাত্ত একবার
ব্যবহারই করিবেন। ব্যবহার-কৌশল তিনি না ভানেন এমন
নয়। ভিনি বলালোকে ভলি ক্রেকট ভ্রিত্তা লইলেন এবং

নীল রঙের একটা ছিটের জাষা পরিরা বাহির হইরা পভিলেন।

রাভা নির্দ্দন, কেছ কোণাও নাই। নগরী নিশ্চিত সুর্ভির ক্লোভে নিমর। তিনি পিছনে, সামনে চাহিরা চলিলেন— বল্লালোকিত চিরপরিচিত পথ—পরমে ছই-এককন দোকানী বাহিরে বেকে ভইরা আছে। কে বেন অদুরে বিহুত কঠে গান করিতে করিতে কিরিতেছে—আনন্দের রেশটুকু থেন এখনও রহিরাছে তাহার মনে।

মোডের মাধার পুলিস থাকে—কিন্তু দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন কেহ নাই। মোডের বিভিন্ন দোকানটা বন্ধ। সম্ভবত: কেহ নাই।

একধানা ঘন কালো মেঘ অকমাৎ চারিদিক অন্ধকারে আছর করিয়া দিল—পথ আর দেখা মায় না। বিধাতার ইঙ্গিত মনে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মোড়টা পার হইতে অগ্রসর হইলেন।

মোষ্টা প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন ঠিক এমনি সময় পিছন হুইতে কে বলিল, ঠারিয়ে।

শচীনবাবু হাতের অগ্রটিকে ভাল করিয়া ধরিয়া ক্ষিরিয়া দাভাইলেন। সেই কনেপ্রবলটি। সে আক্ত নোকরী ছাড়ে নাই। আকু রোঁদের পালা তারই।

শচীনবাৰু একটু বেন হতভবের মত দাঁড়াইলেন—কি কর্তব্য বুবিলেন না। কনেপ্রবলটি কহিল, আইরে মাপ্তারসাব— সেলাম।

সে অত্যন্ত ভালমাস্থটির মত দোকানের আড়ালে তার টুলে গিয়া বগিল। শচীনবাবু অগ্রসর হইলেন। অদ্রেই বালিকাবিভালয়—রাভা হইতে এদিক ওদিক চাহিয়া দেবিলেন—কেহ কোধাও নাই।

দেয়ালের পাশ দিয়া তিনি নি:শব্দে পিছনে গেলেন—
পুক্রপাড়ে ছোট গেট, কিন্ত প্রবেশ সহক্ষাব্য নয়। বহু কঠে
উপরে উঠিয়া লাকাইয়া পড়িলেন—শব্দ একটু হইল।

কিন্ত আলো—বোর্ডিং খরে। সর্কনাশ, ছাত্রীরা দেখিলে কি ভাবিবে। তাহারা মনে মনে সন্দেহ না করে এমন নর। গেট খুলিতে গেলেও শব্দ হওরা জনিবার্য।

একটু দাঁড়াইরা তিনি কান পাতিরা শুনিলেন, কোন সাড়া-শব্দ নাই। মনে হর না বে কেহ জাগিরা আছে। একটু একটু করিরা বোর্ডিঙের জানালার নিকটে আসিলেন—একট ছাত্রী আলো আলাইরাই ঘুমাইরা পড়িরাছে এইমাত্র।

শচীনবাৰু বভির সলে আগাইলেন। মিস্ রারের খরে মুদ্ আলো অনিতেছে, মশারির ভিতরে তাঁহার মুম্ভ দেহবানা আলোর পরিপ্রেক্তিত সুস্টে। কিন্ত মশারি হাতে নাগাল পাওরা বার না—কানালা হইতে দুরে।

উঠাৰে একখাৰা পাঁকাট কোহৰাত চিক্ চিক্ করিতে-

ছিল, সেট লইবা তিনি মশানি তুলিবা নিস্ নাবের পারে একটা বোঁচা বিলেন। নিস্বার বছমত করিবা উটবা বলিলেন।

भठीमवाव् बद्दकर्श कविरमम, मन्ना बून्म।

-क १ महीनवाद १

—**रं**ग ।

মিস্ রার দরকা বুলিরা দিতেই শচীনবারু চুকিরা পড়িলেন। বলিলেন, চেঁচিরে পাড়া মাধার করেন দি এই ঢের।

•—করা উচিত ছিল, অমনি করে বোঁচা দের। কি ব্যাপার—

শচীনবাবু কহিলেন, 'এতদিন পরে এসেছে আমার আজি অভিসার রাত্রি'।

— অভিসারে এসেছেন ? বাক্ সে কথা, কিন্তু ব্যাপার কি ? এত রাত্তে এভাবে আসার হেতুটা কি বলুন দেখি ?

শচীনবাৰু কহিলেন, সভার গছিত ধন নিয়ে এসেছি। আৰু ভোৱে আমার বাসা সার্চ্চ হবে। আপনার এবানে রাবতে হবে।

- --কোথার রাখব---
- —সে আমি রাখছি। শচীনবাবু গুলি বাছির করিরা কাগকে পুরিলেম।
  - --কোপার ?
  - ---বাধরুমে ত টালির ছাদ ?
  - **─-**₹11---
  - --- তবে, ज्ञांत्मा शक्रन।

মিস্ রার আলো ধরিলেন। শচীনবাবু ক্লেরো ও টালির মাবে জিনিষগুলি সাবধানে রাখিলেন। নামিরা আসিরা বলিলেন, গচ্ছিত ধন, রাখবেন—আর বিশ্বত ব্যক্তি পোলে দেবেন।

—হাা, এখন আহ্বন তাঞ্চাতাঞ্চি।

চেয়ারে বসিয়া শচীনবাবু বলিলেন, বহুন, একটু ভিরিয়ে নি !

একটু পরে রহন্ত করিলেন, এখন কেউ দেখে কেললে বেশ মন্ত্র না ?

- কি ভার হবে ? বদ্দাম ত ! তা হতে কি ভার বাকী ভাছে। কিন্তু ভাষার পক্ষে স্থনাম-ছন মি সবই এক।
  - --- चाक्---चवत्र वनून---

শচীনবাৰু আত্নপূৰ্বিক সবই বলিলেন। সত্যর কাহিনী ও.তাহাদের বাঁচাইবার কল বোঁমার সর্পদিষ্ট হওরার অভিনরের কথা বলিরা কান্ত হইলেন। যথন ছুই কনেই কথাবার্ডার মুশগুল হইরা উঠিরাছেন ঠিক সেই সমরে উপরের টুনের চালের উপরি চড় বড় করিরা বৃট্ট পড়িতে আর্ভ করিল।

- —त्वनं व'न, अपन वारतः कि करत ?
- ं <del>-</del>ंगा रह पाकि ।

- -- ৰাভ বে প্ৰাৰ ভিনটে---
- —বৃষ্টিতে আমার বাওরা আটকাবে একথা ভাষতে পারলেম।
- —হাঁা, তাও ত বটে, আপনাদের গতি বে অপ্রভিহত। বাক্, আপাততঃ চা করি, ধানু তার পরে মা হর হবে।
  - —কিসে চা করবেৰ ?
  - ---(\$1C#---
  - --- শব্দ হবে যে !
  - —না স্পিরিট ল্যাম্প।

চারের ৰূল গরম হইতে লাগিল। শচীনবাবু বলিলেন, সত্য বলেছিল সেদিন, আমার একসঙ্গে ধরা পছলে সে বুব আনন্দিত হ'ত। আমারও তাই মনে হচছে।

জল কুটলে মিসেস্ রায় চা তৈরি করিলেন চা থাইতে ধাইতে শচীনবাবু বলিলেন,—বেশ লাগছে কিছ ছাম কাল সবই মনে মোহজাল বিভার করবার উপযোগী।

—আপনার লব্দা করা উচিত ছিল—নিঃসম্পর্কীরা একজন মহিলার শরনকক্ষে গভীর রাত্রে চুকে—গ্রীমতী রার হাসিরা উঠিলেন।

লবু হাস্ত-পরিহাসে চা পান সমাপ্ত হইল—তথমও বির বির করিরা বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রীমতী রার যড়ি দেখিরা বলিলেন, সাড়ে তিন।

—হাঁ। উঠি—ভার দেখা হবে কি না কে জানে ? **ভেলে** যেতেই হবে বোধ হয়।

শচীনবাৰু হঠাৎ চুপ করিরা গেলেন। এইমতী রার জিজাম দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিরা রহিলেন, কিছ শচীনবাৰু তথাপি কিছু বলিলেন না। জ্বিমা প্রশ্ন করিলেন, জাপনার কি শীরই জেলে যাওয়ার স্ভাবনা জাছে ?

—হাঁ, মনে হচ্ছে অতি সত্বর, নেহাত কিছু না পেলেও পুলিস ছাড়বে না—সত্যর কাছে আমার আংট পাওরা গেছে, আমার ভক্ত ছাত্রের! তা সনাক্ত করেছে—কাছেই—

শচীনবাৰু ইঠাং আবার চুপ করিলেন, একটা চিন্ধা তাঁহার মনকে অত্যন্ত উরিগ্ন করিরা তুলিরাছিল, মীরা ও ধোকার কি হইবে—কেমন করিরা তাহারা বাঁচিরা থাকিবে? বাহারা সাহায্য করিতে পারিত তাহারা আৰু কারা-প্রাচীরের অন্তরালে—বাহারা বাহিরে তাহারা নিশ্চিন্তে দিন গুজরান করিতেহে। কতকগুলি কর্মীর গ্রেপ্তারের স্থবাদে বাহাদের দোকানের ধরিদার বাড়িরাছে তাহারা নির্ভই কামনা করি—তেহে তাহাদের কারাবাসের মেরাল দীর্ব হোক। অন্তর্নারু ভাবিতে লাগলেন, —তাঁহার আদরের গোকা—মীরা, ইহাদের কি গতি হইবে?

এবতী বাব বলিলেন, কি ভাবছেন ?

সে কথা বললে আপনি হয়ত আমাকে হর্মালচিত বলে মনে করবেন।

- —না, খোকাদের কথা ত। আমি বেঁচে থাকতে তারা কই পাবে না, আপনি নিশ্বিত মনে বান। আপনি করমুক্ত হোন।
- ক্য-পরাক্ষের কথা জানি না। সত্যর কথাই বলি, একটা কিছু করতে হবে বলে সে কাব্দে নেমেছে, আমিও নামতে বাধ্য হয়েছি, ওদের দেশগ্রীতি আর আন্তরিকতাকে শ্রহা করি বলে।

হির বিখাসের হারে অণিমা দেবী কহিলেন, কিন্ত এই ত্যাগ, এই সেবা, ব্যর্থ হতে পারে না, স্বগতের ইতিহাসে ক্রমনা তা হয় নি—

- —হরত তাই। অঞ্চলরা রইল প্ররোজন হলে তাদের দেখবেন —
  - —**হাঁ**) ভানি।
- শীবনে আর দেখা হবে কিনা কে জানে। তবে জাপনাকে ভূদবো না।
- —বেখানেই থাক্ন, আপনার জন্তে আমার সহায়ন্ত্তি চিরকালই থাকবে। তেনিমার চোধ ছটি আসর বিদারের ব্যথার অঞ্জ-আগ্লুত হইরা উঠিল। তিনি উঠিয়া শচীন-বাবুকে প্রণাম করিলেন, তারপর সদর দরজাটি খুলিয়া দিলেন। শচীনবাবু রাভায় পড়িয়া একটু আগাইতেই দেখেন রঞ্জন এত রাত্রে ছাতা মাথায় দিয়া রাভায় পুর পুর করিতেছে। শচীনবাবু চমকাইয়া উঠিলেন—তবে ত কিছুই গোপন নাই।

বাদ্ধী ষাইয়া শচীনবাবু বোধ হয় একটু বুমাইয়াছেন হঠাং কিসের শব্দে বুম ভাঙ্গিয়া গেল। তথন সবে হুর্ব্যোদয় হুইতেছে—পুলিশে বাড়ী বেরাও করিয়াছে—

খানাতল্পাসী চলিতে লাগিল অতি নির্শ্বমভাবে। বালিশ হিছিলা তুলা বাহির করিল, তোশক কাটিয়া দেখিল, চাল, ভাল, গুড়, তেল মিশাইয়া দেখিল—কিছুই বাদ গেল না, ভাহার পরে পরীক্ষার কাগকের ভিতরে বাহির হইল কংগ্রেসের ইন্তাহার—ধ্বংসাত্মক কার্যের প্রোচনা।

শচীনবাব্র হাতে হাতকড়া দিয়া বিশ্বরগর্বে পুলিসের লোকেরা তাহাকে লইরা চলিল। রাখার ছই পাশে বহু লোক ভিড় শুমাইরাছে। কেহ বিশ্বরে, কেহ করুণার, কেহ উল্লাসে চন্দ্ বিশ্বারিত করিরা তাকাইরা দেখিতেছে। অত্যম্ভ নিঃশব্দে নীরব অনতার কৌতুকদৃষ্টির উপর দিয়া শচীনবাবু চলিয়া গেলেন কারাগারের অভ্যালে।

শচীনবাৰু হিসাব করিয়া দেখিলেন, এখনও তাঁহার বাজে ১২৮০ আছে। পাঠকদা একট প্রসা রাখিয়া সভানকে আশীর্কাদ করিয়াছিলেন, 'বেঁচে থাকিন্'। তাহারা সভাই বাঁচিরা হিল, তিনি সেই তুলনার তো বিরাট সম্পত্তি রাবিরা যাইতেছেন বিবেচনা করিরা বেন শুট হইরা উঠিলেন। ভাবিলেন, ভগবান অবভই মীরা আর বোকাকে বাঁচাইরা রাখিবেন। আর বলি নাই রাখেন তবে তাঁহার কি করিবার ক্ষমতা আছে ? তিনি ত নিমিত্তমাত্র।

শচীনবাবু চলিয়া যাইবার পর মীরা ঘরে চুকিয়া চোধের জল কেলিতে লাগিল। কতদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সে এই গৃহকে সাজাইয়াছিল। প্রত্যেকটি দ্রব্যকে অপরিসীম স্নেহ দিয়া সে আপনার করিয়াছে, মৃহুর্তে তাহা নপ্ত হইয়া গেল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। মীরার মনটা অত্যাচারীদের উপর বিদ্যোহে নির্শ্বম হইয়া উঠিল—সব পৃত্যিয়া ছাই হইয়া যাইরে, এত দম্ভ অত্যাচারের শান্তি পাইতেই হইবে।

কিন্ত মীরার এ নিক্ষল ক্রোধ—পরাব্দিতের অভিশাপ মাত্র।

करत्रकिन भरत्रत्र कथा।

মিস রায় মাবে মাবে আসেন, খোঁজখবর লন। খোকা তাহার সহিত বেশ জমাইরা লইয়াছে—তাহাকে পিসিমা বলিরা ডাকে। মাবে মাবে সে পিসিমার সহিত বেড়াইতেও যার। মাবে মাবে সে প্রক্লেক্রাবা কোণায় ?

মিস রায় বলেন, কলকাতায় বেড়াতে গেছেন শীগসিরই আসবেন।

- -কবে আসবে ?
- ---কাজ শেষ হলেই আসবেন।

সেদিন মীরা ভাত রাঁধিয়া খোকাকে ভাত মাথিয়া দিয়াছিল। খোকা নানারপ বায়না করিয়া অবলেষে এক প্রাস মুখে দিতে না দিতেই পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল, মীরাকে নানারপ প্রশ্ন আরম্ভ করিল। মীরা তাহাদের পানে না তাকাইয়াই উত্তর দিল. জানি না।

নানা প্ররের একমাত্র 'জানি না' এই কবাব পাইরা কনৈক অত্যুৎসাহী পুলিস-কর্মচারী খোকার সামনের ভাতের থালাটা বুটের আঘাতে বাহিরে ফেলিয়া দিল—মীরা খোকার হাত ধরিয়া তাডাতাড়ি উঠানে আসিয়া দাড়াইল। পুলিসপুলব সদত্তে ভাতে ভরতি মাটর ইাড়িটায় পদাঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া দিল।

নীরা চাহিয়া দেখিল—হঠাৎ চোধ ছইট তাহার বাধিনীর হিংম্রতার ভরিয়া উঠিল, রাগে আকোশে কুলিতে কুলিতে সে বলিল, আপনারাও মাছ্য!

ক্বাবের অপেক্ষা না করিয়া সে পাশের বাড়ীতে চলিয়া গেল। পুলিস বাড়ী থানাতল্পাস করিয়া চলিয়া গেল।

মীরা জাসিরা দেবে তাহার বার ভালা, কানের ছলজোড়া, বিবাহের জাংটিট ও নগদ টাকার কিছুই নাই।

মীয়া আৰু একৰাৰ <del>কাঁবিল—একান্ত অসহায়ের</del>—ৰভ।

বে ভাষনার মীরা একদিন শিহরির। উঠিত কি করিবে, কেমন করিরা খোকাকে লইরা থাকিবে, এই অবস্থার সন্থান হইরা তাহার সে ভাষনা দূর হইরা গেল। তাহার তথু মনে হইতে লাগিল এই অত্যাচারের প্রতিবাদ না করিয়া বাঁচিরা থাকিবার চেরে মরিরা যাওরাই ভাল। ক্রোবে ছঃখে ক্লোভে সে নাগিনীর মত ফুলিতে লাগিল।

শ্রামলী অঞ্চলি বৌমা ও মীরা সেদিন একত্র সমবেত হইল। পেটোল টিন ছুইটি এখনও রহিয়াছে, সেগুলিকে লাগানো প্রয়োজন। ছুইটি দল—একটি শ্রামলী ও মীরা আর একটি বৌমা আর অঞ্চল—প্রথম দলের লক্ষ্য মুলি বাঁলের বেড়াছেরা খড়ের পুলিস ব্যারাক, দিতীর দলের লক্ষ্য পোষ্টাপিস—সেও অন্থরপ হর। কলসী ভরিয়া পেটোল লইয়া ঘাইবার স্বিধা আছে, কারণ উভর স্থানেই টিউবওরেল আছে এবং মেরেরা সন্ধার পরে সেখানে জল আনিতে যার।

পোষ্ঠাপিসের পূব ও দক্ষিণ দিক দিয়া এবং পুলিস ব্যারাকের দক্ষিণ দিয়া বড় রাভার পাশের খরস্রোভ থালটি প্রবাহিত। আর একটি খালের জলধারা ব্যারাকের পিছনের খানিকটা ক্ষলনের পাশ দিয়া বহিয়া ঐ খালে পড়িয়াছে—উভরের মিলিত ক্লরাশি বড় রাভার পুলের নীচে দিয়া যাইয়া একেবারে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে একটা ছোট রাভা বৌমাদের বাড়ীর সন্নিকটে গিয়াছে। ঠক হইল—কার্য্য সমাধা করিয়া সকলে কলে বাঁপ দিবে কলসী লইয়া এবং এক ছানে মিলিত হইয়া ডাক্ডারবাব্র বাড়ীতে গিয়া উঠিবে—আর যদি কার্য্য স্পশন্ত নাই হয় তবে অদৃষ্টে যা আছে তাই হইবে।

পুলিস-ব্যারাকের সামনেটা কাঁটা তারে বেরা, কিন্তু ঐ পালটি পাকার পিছনটা উম্বক্ত ।

পারিপার্থিক ও কার্য-প্রধালী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইলে বৌমা মীরাকে কহিল—আপনার আর গিয়ে কাছ নেই, অন্ত কিছু না হলেও গ্রেপ্তার অবক্সপ্তাবী। খোকা রয়েছে, তাকে দেখবার ত কেউ নেই।

মীরা কহিল—বোকার জভেই আমাকে যেতে হবে, বোকার ভাতের বালা যারা পা দিরে মাড়িরেছে, তাদের উপর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। বামী-পুত্র নিষেই মেরেদের সংসার, যদি তাদেরই এ দশা, তবে আমার বৈচে বেকে কি ফল?

আঞ্লি কহিল—তবুও চিন্তা করা দরুকার, আমরা ত বাহিছ—

• মীরা দৃচ্ভার সহিত জানাইল, সে বাইবেই। অভ্যাচারে 
মাস্থ এমনি ভাবেই মরিরা হইরা উঠে, নহিলে কে ভাবিতে 
পারিত মীরার মত ভীক্ত কুলবধ্র মনে এমন চুর্জ্বর সঙ্গর 
আসিহা কেবা দিবে।

অঞ্চলিরা প্রতিবাদ দা করিরা কহিল—আছা তেন দৈখা বাবে। জাগে বোঁজধবর নিরে দিনকণ ঠিক করা বাকু—

সকলে চলিয়া গেলে মীরা অনেককণ একাকী বসিরা রহিল—তাহার মনের আকাশে প্রচণ্ড বঞ্চা যেন রহিরা রহিরা গর্জাইতেছে। থোকার কি হইবে,সে কেমন করিরা বাঁচিবে, অসহার শিশু কি করিরা এই অমুদার পৃথিবীতে আত্মরকা করিবে এ সব চিন্তা সে কণিকের ক্ষণ্ড করিল না, সে কেবল ভাবিল—আগুন দিতে হইবে—আগুনে পৃঞ্জিরা উহারা মরুক, যদি নেহাতই বাঁচিরা যার—তাহা হইলেও পৃঞ্জিরা মরিতে পারে এই আশকা যেন উহাদের রাত্রির নিজাকে হরণ করে। এই একমাত্র চিন্তা তাহার মনকে আছের করিয়া কেলিল।

মীরা স্থিরসংকল হইরা উঠিয়া দাঁড়াইল—থোকা থাটের উপর অবোরে খুমাইতেছে। মীরা নিদ্রিত পুত্রের কপালে চুম্বন করিয়া কহিল—বেঁচে থাকো—সত্যর মত বীর হও।

সেদিন সন্ধার পর এক কালি চাঁদ উঠিরাছিল, কিন্তু সক্ষরমাণ মেৰে তাহা অম্পষ্ট বোলাটে হইরা উঠিরাছে। রিজিয়াদের বাড়ীর পিছনে তাহারা যখন সমবেত হইল তখন ইবং রাত্রি হইয়াছে—পথে বৈকালিক অমণার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছে।

আৰু গ্লামলী, অঞ্চল ও বৌমা আসিয়াছে দেশপ্রেমের উত্তেজনার মাতিয়া, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাইতে হইবে এই আকাজ্ঞা লইরা, কিন্তু মীরা আসিরাছে প্রতিহিংসার অন্ধ উন্মাদনা লইরা—অন্ধশিক্ষিতা গৃহস্থ-বরের বধু, আদর্শের প্রতি অন্থরাগ তাহার নাই, কিন্তু তাহার ভিতরের প্রতিহিংসার অয়িশিশা প্রচণ্ড বেপে বাহির হইরা আসিবে। সামনে বাহা পার তাহাই সে প্রাস্করিবে।

যথাসময়ে রিজিয়া তাহাদের গৃহের পিছনে পেটোলের টন বাহির করিয়া দিল— ছুইটা কলসীতে তাহা ভরিয়া উহারা বিভিন্ন পথে রওনা হইল।

পোষ্টাকিসের পিছনে ও পুলিস-ব্যারাকের সাৰ্নের
টউবওরেলে পাড়ার মেরেরা সন্ধার সমর যার, পানীর জল
লইরা আসে—কান্দেই সন্দেহের কিছু ছিল না। মীরাম কাঁকালে পেটোল ভর্তি কলসী—আল তাহার এতটুকু ভর নাই— প্রাণ তাহার বার যাক, কিন্তু আগুন দিতেই হুইবে তাহার
বুকে আল হুর্জন্ন সাহস—এক্যাত্র ভাবনা বোকাকে সইরা।
সে তাহার শিসির কাছে থাকিবে।

ব্যারাকের সামনের টিউবওরেলে শ্রামলী তাহার কলসী ভণ্ডি করিরা আবার শৃত করিল। রাভার কলচিং লোকজন বাইতেছে—হঠাং রাভাটা বেন জনপুত হইরাছে, মীরা অভ লেখে নাই—সে শ্রামলীর ইলিডে ভাহার সঙ্গে আগাইরা চলিল। ্পিছনের অভ্যকারে ভাছার। আসিরা কাঁড়াইল—ছানট অল্লয়র ভদলাকীণ, ব্যারাকের ভিতরে কে একজর সেপাই বাটিরার শুইরা মাজি সুরে ভল্ম গাহিতেছে।

ভাষলী কছিল—ভাষি পেটোল ছিটিরে দেই এই ছেঁচা বেভার গারে আপনি দেশলাইরের কাঠি খেলে চুঁড়ে দেবেন— আর সঙ্গে কলসী নিরে বাঁপিরে পড়বেন ছলে—ওরা শুলি করতে পারে—

- --- शक कत्रदर १
- -- ই্যা, ওদের উপর এখন এমনি হকুমই আছে।

ক্তামলী প্ৰছত হইরা পেট্রোল ছিটাইতে বাইবে এমনি সমর একটা হৈ চৈ—সঙ্গে সঙ্গে আর্ড কণ্ঠের চীংকার—আগুন আগুন—

লোকজনের হুটাহুট হড়াহড়ি, চারিদিকে তুমুল কলরব।
মীরা সহর্বে কহিল—পোঠাপিসে ওরা লাগিরেছে তা হলে—

ভাষলী কহিল—হাঁ।—ভার দেরি করবেন না, এই ভাষনর, সব ছুটেছে ওদিক পানে।

ভছনগান-রত লোকট 'কেরা কেরা' করিতে করিতে বাহির হইরা গিরাছে। ভামলী কলগী হইতে বেড়ার গারে পেট্রোল ছিটাইরা দিল, কলগী নিংশেষ হইলে কহিল—লাগান বৌদি—

- —কিন্ত ওরা বে বরে নেই—
- —লা থাক লাগান, পেটোলের গন্ধে সব এসে পভ্বে—

মীরা দেশলাইরের কাঠি খালাইরা কেলিরা দিল—দেখিতে দেখিতে সমন্ত বর অগ্নিমর হইরা উঠিল, আগুনের দেলিহান শিখা দেখিতে দেখিতে আকাশকে রক্তাভ করিয়া কেলিল—

ভাষলী কছিল---জাত্ম---মূহুর্তে সে জলে বঁণি দিয়া পভিল।

মীরা অপূর্ক আনন্দে চাহিরা চাহিরা দেখিতে লাগিল
—আগুন। ছিটা বেড়া পার হইরা আগুন খড়ের চাল
বরিরাছে, একটা বাশের গিট সশব্দে ফাটিরা গেল। পরম
উলাপে সেমনে মনে বলিল—অলুক, আরো অলুক
অত্যাচার, ল্কতা, সব পুড়িরা ছারধার হইরা যাক্, কমতার
উক্ত্য পুড়িরা ভবীকৃত হোক—

মীরা বলে কাঁপ দিতে তুলিরা গিরাছে—আগুনের লেলি-হান শিধার দিকে চাহিরা সে ধেন স্বপ্ন দেধিতেছে—ধোকার থালা বাহারা লাখি দিরা কেলিরা দিরাছে তাহারা পুঞ্জিরা মরিতেছে—তাহার সঙ্গে পুঞ্তিছে অত্যাচার, স্প্রিচার, খার সকল প্লানি। শেরীরা হর্বে গর্কে সকলভার আত্তরতারে অভিত্ত হইরা পাধরের বৃত্তির মত গাড়াইরাই বহিল—ভাহার কানে আসিতেহে বেন অত্যাচারীর হাহাকার, আর্ড কঠবর, করুণ ক্রুণক্রন—অভিদন্ধ নিরুণারের ভরাবহ চীংকার।

ছ্ৰ্করিরা রাইকেল গন্ধিরা উঠিল—সলে সলে মীরা
পড়িরা গেল। কি হইরাছে সে ভানে না—একটা উভগ্ন অধিশলাকা যেন অকমাং তাহার দেহ ভেদ করিরা চলিরা গিরাছে,
কিছ কোণার—বুকে, পেটে না মাণার ব্বিতে পারিতেছে
না। অসহনীর যাতনার, আর্ভবরে সে তাকিল, ভামলী,
খোকা, গোকা—শরীরের কোন একটা ছান যেন ভিন্ধা—সে
হাত দিরা দেখিল, সারা হাত রক্তে ভিন্নিরা গিরাছে,
আগুনের আভার তাহা খোর রক্তবর্ণ দেখা যাইতেছে—
তাহারই বুকের রক্ত—হোক, সে প্রতিশোধ লইরাছে।

মনে মনে সে বলিল, বেঁচে পাকিস খোকা, এই রজ্জের প্রতিশোধ নিতে ভূই বেঁচে পাকিস।

শত্যন্ত ব্যাকুল ভার্তকঠে সে আর একবার ভাকিল, বোকা---

তাহার পর সে জার কিছু জানে না।

রক্তে তাহার কীণতমু প্লাবিত হইরা গিরাছে। সব্ক বাস, পৃথিবীর মাটি ভিক্তিরা রক্তাক্ত হইরা উঠিরাছে—এই ব্তন নর, রুগে রুগে পৃথিবীর মাটি এমনি ভাবে কতবার রক্তাক্ত হইরাছে, অধিকৃতে কত মৃত পতকের ভন্মভূপের উপর গভিরা উঠিরাছে এই সভ্যতা।…

চারিপাশের আগুল নির্বাপিত করিবার জন্য সহস্রাধিক ব্যক্তি সমবেত হইয়া কলরব করিতেছে, কিন্তু যে আগুল জলিয়াছে তাহা নিবাইবার উপার নাই। বড়ের গরের আগুল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এক নিমেনে, তাহার উপ্তাপের নিকটবর্তী হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাই নিরুপার জনতা নিস্কেষ্ট ভাবে দাঁভাইয়া কেবল দেখিতেছে।

করেক মুত্রপ্তিই সমুদর গৃহ পুড়ির। ডমে পরিণত হইর। গেল—তাহার কিছুক্ষণ পরেই আসিল কোরার, নদীর কল প্রবল বেগে থালে পড়িল এবং আন্দেপাশের সব কিছু ভাসাইরা অতি ক্রত মাঠে নামিতে লাগিল।

নিৰ্ক্তন অন্ধকারে খালের কল কলকল করিয়া বছিয়া চলিল নিক্লম্বিষ্ট নিয়ক্ত্মির দিকে।

क्रमणः

# (ভनान ও नकन

### **এরাজ**শেখর বস্থ

নন্দ পোরালা হথে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, 'বলেন কি বাব্, আপনি পুতনো খদ্দের, আপনাকে কি ঠকাতে পারি ? পাপ হবে বে।'

বলগাম, স্বেধ নন্দ, তুধে অর্থার অংগ থাকলে আমি কিছুই বলি না, কিছু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ডোমার সংক্ষে আমার অনেক কালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে ফেল।

নন্দ লোকটি সজ্জন। মাথা চুলকে বললে, 'আজে, সের পিছু মোটে আধ পো জল দিই, পরিকার কলের জল। আমার কাছে ভঞ্কতা পাবেন না।'

'নন্দ, আর একটু সভ্যি করে বল।'

'আজে, এক পোর বেশী জল কোনও দিন দিই না, আমার এই গলার কটিব দিবিয়।'

এবারে বোধ হ'ল নন্দ সত্য বলেছে। জিজাসা করলাম, 'মাচ্ছা, একেবারে খাটি ছুধ কি দরে দিতে পার '

'আভে, টাকায় তিন পো দিতে পারি।'

'বরাবর থাটি দেবে তো ? হাত স্থড়স্থড় করবে না ?'

'তা কি বলা ৰায় হুজুর ? মাঝে মাঝে একটু জল না দিলে চলবে কেন, গরিব নোক।'

'আচ্ছা, যদি সরকার আইন ক'রে দেয় বে ছুধেব দাম বাড়াতে পার, কিছ জল একদম দিতে পাবে না, দিলে মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কি করবে ?'

'তা হলে তো ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ দের বেচব, আমাদের লাভ বাড়বে।'

'কিন্তু নামকাদা ডেয়ারির খাটি হুধ তো টাকায় এক সের পাওয়া বায় ?'

নন্দ অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, 'থাটি কে বললে বাবু, মোবের তুথ জল মিলিয়ে দেয়।'

'আছে৷, টাকায় আধ দের হলে তুমি আর জল মেশাবে না তো '়ু'

নন্দ খাড় নীচু করে হাসতে লাগল।

'मरनद कथा वरन रक्न नना।'

'তবে বলি শুস্ন বাবু। স্থবিধে মতন জগ দিতেই হবে, এ হ'ল ব্যাবসার দক্তর। আবার ইনস্পেকটারকে বাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিজে হবে। ছালোবা পরিব মাসুব, এসর ধরচ পোবাতে হবে তো।' এইবাবে ব্যাপারটি বোধগম্য হ'ল। ব্যবসার দশ্বর

শক্ষ্পারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় বথাসম্ভব জল দেবেই।

যতই ইনস্পেকটার থাকুক, শহরের সমস্ত হুধ পরীক্ষা করা

অসাধ্য। অবশ্র মাঝে মাঝে ভেজাল ধরা পড়বে, তথন

ইনস্পেকটারকে ধূলী করতে হবে, সে বিম্থ হলে

অবিমানাও দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে
বা অনেক ইনস্পেকটার রাথলেও সর্বদা নির্জল হুধ মিলবে
না। কয়েকজন ভাগ্যবান বারা চোথের সামনে হুইয়ে
নিতে পারবেন ভাঁদের কথা আলাদা। কোঅপারেটিভের

হুধে বেলী ভারত্ম্য দেখা বায় না, কিন্তু তাও নির্জল নয়।

শিউরাম পাঁডে এককালে আমার বাড়িতে রাঁধড়, এখন স্বাধীন ব্যাবদা করে। একদিন একটা টিন এনে বললে, 'বাবু, বঢ়িয়া ভঁইদা ঘিউ আনিয়েদি, সন্তা আছে, ছে টাকা দেব, লিয়ে লিন।'

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গদ্ধও আছে। **ভিজ্ঞাসা** করলাম, 'ভেঙ্গাল কভটা দিয়েছ ?'

'বনস্পতি ? আবে রাম রাম !'

'দেখ পাঁড়ে, ভোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় কল্তাক্ষের মালা আর কপালে ডিলকও আছে। মিখ্যা বলোনা, পাপ হবে।'

শিউরাম সহাক্তে বললে, 'গাঁওসে আনিষেসি, গোরালা কি করিয়েসে সে তো মালুম নহি। বাকী সে ভালা আদমী, সেরে আধ পৌয়ার বেশী মিশাবে না।'

'তারপর তুমি কত মিশিয়েছ গু'

'সচ বাত বলছি বাবু, হামি সেবে এক পৌয়া মিশিয়েছি।'

'চেহারা আর গন্ধ থেকে মনে হচ্ছে সেরে সাড়ে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এ বকম বি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়া তিন টাকায় এক সের হবে।'

'এ ছিয়া ছিয়া! আপনে ভেজাল ঘিউ বানাবেন ?'
'দোষ কি, বেচৰ না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।'

ত্থ-বিএর কালবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ বাড়ানো বায়। নকল তুথ এখনও আবিষ্ণুত হয় নি তাই ব্যাসম্ভব জল মেশানো হয়। বিএর নকল আছে, কিছ

শিউরাম পাঁড়ের বিদ্যা কম, তার ভেলাল সহজেই বোঝা বার, স্বান্তাবিক বিএর মতন বং নয়, বেশী অমাট, গদ্ধ অভি ক্ষ। সেকালে বধন চবির ভেন্সাল চলত তথন চেহারা আর গন্ধ থাটি ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিগত। আন্ধকাল ওন্তাদ খি-বাৰপায়ীরা একটু নরম দেখে ঘনতেল (hydrogenated oil) কেনে, তাতে ঈষৎ হলদে বং এবং রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘিএর এসেন্স বাজারে থোঁজ করলেই পাওয়া বায়। তার গন্ধ অতি তীব্র, একটু পচা ঘিএর মন্তন, এক সেরে কন্মেক ফোঁটা দিলেই সাধারণ ক্রেডাকে ঠকানো যায়। সরষের ডেলের এসেন্স আরও ভাল, রাই-সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঝ। চীনাবাদাম, ভিন, ডিসি—বে ডেন ২খন স্থা, তাতে অৱ এসেন্স দিলেই কাল চলে। যাদের সাহদ বেণী তারা আরও সন্তায় দাবে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে গন্ধ দিয়ে বেচে। সর্যের সঙ্গে শেয়ালকাটা-বীজের মিশ্রণ সম্ভবত ইচ্ছাকুত নয়।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা বার, ভেজাল ছিতেল বেচার জন্ত আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা
হয়েছে। বাদের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। বারা বড় বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দও পেলেও
তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, তারা রিপোর্টারদের ঠাওা
করতে জানে। বদি সমন্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী
বিজ্ঞাপনে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয় তবে বদনাম এবং
খরিদ্ধার হারবার ভয়ে ভেজাল-বাবসায়ীরা কভকটা শাসিত
হতে পারে। সরকারী কর্তারা বদি এইটুকু ব্যবস্থাও না
করতে পারেন ভবে লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করবে।

রেশনে বে বিদেশী মন্থলা পাওয়া বায় তা আমাদের পূর্বপরিচিত মন্থলার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সমন্ন রবাবের
মন্তন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কি কানাডা-মট্রেলিয়ার
মন্থলার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মেশানোর জন্ত ? সাধারণের
সন্দেহ ভঞ্চন করা কর্তাদের উচিত। আটা কি ভুধু সমববের মিল্রা থেকে তৈরি হয়, না অন্ত শক্তও থাকে ?
রেশনের আটায় ভূসির পরিমাণ অত্যধিক। তা কোথা
থেকে আসে ? চালের মঙ্গে অনেক সমন্ন এত পাথরকুচি
আর ভূসি পাওয়া বায় বে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না।
এই ভেঙ্কাল কোথায় দেওয়া হয় তার ধবর সরকারী কর্তারা
নিশ্চয় রাথেন। তারা কি প্রতিকার করতে অসমর্থ, না
ভঙ্কন বাড়াবার জনাই ভেজালে আপত্তি করেন না ? অনেক
রেশনের সোকানে ভাল চাপের বস্তা আড়ালে থাকে,
যাহা বাহা থকেরকে তা থেকে দেওয়া হয়।

করেক বংসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিশুর সোপ-কোন পাওয়া গিরেছিল। করেক গাড়ি তেঁতুল বিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে কাগজে প্রকাশ করা হয়, কিন্তু তার পরেই চুপ। অফ্-সন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হ'ত ? শুক্তবের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশাস। ছেলে-ধরা, শিল-নোড়ার বসস্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের জলে সাপ প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে থেপে ওঠে। খাছ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিম্ব করা কি সরকারের কর্তব্য নয় ?

জগ-মেশানো ত্থের মতন ভেজাল-মেশানো চাল জার
আটা না দিয়ে বদি খাঁটি জিনিদ দেওয়া হয় তবে হয়তো
দাম না বাড়ালে চলবে না, কিন্তু তাও লোকের পক্ষে শ্রেষ
হবে। অবশ্য নন্দ গোয়ালা বাকে ব্যবসার দস্তর বলে তা
একেবারে নিবারণ করতে হবে, দাম বাড়াবার পরেও বেন
ভেজাল না থাকে।

নিভাবাবহার্য বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা বায়। অসময়ে বাজাবে স্তুপাকার স্বুক্ত মটবের দানা विकि इश्व। प्रवृत्र बढि एकरना महित हूर्विरत्न वर्षावनी হয়। পাইকাররা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে এবং দরকার মতন জলে ভিজিমে ফুলিয়ে বিক্রি করে। 🗪 লোকে তা কাঁচা মটবও টির দানা মনে করে কেনে। বে বং দেওয়া হয় তা সবিষ কি অবিষ কেউ ভাবে না। মিউনিসিপালিটি উদাসীন, মার্কেটের যারা অধ্যক্ষ ভাঁদের मामत्नरे এरे चनवस्र विकि रुष्ट। मिष्टोद्धि नानावकम বং পাকে, তা নির্দোষ কি না দেখা হয় না। ময়রাকে যদি বলা হয়—রং দাও কেন্? সে উত্তর দেয়—থদের বে বংনা পাকলে কেনে না। কথাটা সভ্য নয়। বঙের প্রচলন ময়রার বৃদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে করে রং থাকাটাই দম্বর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্তা एएटम थाएमव ष्टक विरमय विरमय निर्माय बरुव विधान আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে যত দিন জেমন ব্যবস্থা না হয় তত দিন ধাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। সরকারী এবং মিউনিসিপাল কর্তাদের উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা।

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে বে চায়ের ছিবড়ে ক্ষমা হয় তা শুকিয়ে অন্য চায়েব সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এলাচ, লবল, দারচিনি থেকে অল্লাধিক আরক (essential oil) বার করে নেওয়ার পর বাজারে ছাড়া হয়। সব চেয়ে বেশী ভেজাল ও নকল চলছে ঔবধে। কুইনীন, এমেটিন प्रास्त्र । শিশি-বোতল-ওরালারা বিশ্যাত দেশী
বিলাভী ঔবধ ও প্রসাধনস্তব্যের থালি শিশি ও টিন বেশী
লাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ী থেকে কেনে, জালকারী ভাতেই
ছাইভন্ন পুরে বিক্রি করে। অনেক ভন্ত গৃহস্থ জেনে-ওনে
এই পাপ ব্যবদায়ের সাহায্য করে। এই সব জাল জিনির
ফুটপাথে বিস্তর দেখা বায়, বড় বড় দেকোনেও পাই কারী
দরে বিক্রি হয়। পাকিস্থানে এই কারবার অবাধে চলছে।
আজকাল কলকাভায় বে গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে ভার
সম্বন্ধেও অভিবোগ শোনা বায় যে গ্যাস পূর্বের মতন নয়,
ভাতে হাওয়া মেশানো আছে।

্ভেলাল ও নকল এদেশে নৃতন নয়। দেশী বিক্রেভার সাধুতায় আমাদের এতই অনাহা যে অনেক ক্ষেত্রে থাটি किनिरमत कक 'मारम्य-वाड़ि'त दातम हटड हम। এই জাতিগত চুনীতিতে আমরা গ্লানিবোধ করি না। যুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে মহাকলি-র্গের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্বপ্রকার তৃক্তিয়া বেড়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জন-नाधातरनत अधिकारम्बर नामाक्रिक माश्चिरताथ क्य, এक-জোট হয়ে আত্মরকার উৎসাহ কিছুমাত্র নেই। সম্প্রতি याभारतत रात्म पात्रक वीत्रश्रुक्ष ও वीत्रनातीत छन्डव হয়েছে। এরা ট্রাম-বাদ পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিদকে मारत, माजनेश लाकरक चाकमेश करत, अभिक वरः यूग-क:माखद (इला भारतान्द्र (थशायः; किन्न (उष्णान, নকল, কালবাদ্ধার প্রভৃতি হৃষ্ম সম্বন্ধে এরা পর্ম নিবিকার। ভগু অসংব্য ও অশান্তির প্রসাবই এদের কাম্য।

কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে
নিবিবাদে তা মেনে নেয় তখন অল্প কয়েকজন সমাজহিতৈবীর উদ্বোগেই তার প্রতিকার আরম্ভ হয়। সঞীদাহ
নিবারণ, স্তীশিক্ষার প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি
এইপ্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্ত
কয়েকজন নিংলার্থ উৎসাহী লোকের প্রয়োজন। তাঁবা
বদি প্রচার ছারা সাধারণকে উদ্বোধিত করেন এবং বিশুদ্দ
জিনিস বেচবার জন্ত সমবার-ভাণ্ডার খোলেন, তবে দাম
বেশী নিলেও ক্রমশ তাঁবা সাধারণের আহ্নক্ল্য পারেন।
তাঁদের প্রভাবে অন্তান্ত ব্যবসাধীও তাদের দক্ষর বদলাতে
বাধ্য হবে।

ছভিকের সময় বিশামিত প্রাণরকার অন্ত কুকুরের মাংস থেতে গিয়েছিলেন। শামাদের অভ্যন্ত অন্নের অভাব হলে **अञ्चल भूजा** कर हत्व, निक्रंड शास कुडे हत्क हत्व। जन-माधावण व्यव्य, व्यवंशक थार्क महत्व जात्मव अवृद्धि हत्व ना। यात्राधना ७ स्नानी फाल्ड कर्जवा नृजन वा निकृते थाश्र निष्क (थरा माधावन्दक छेरमार मिखा। मवकाव এইরণ খাছের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অত্যুক্তি বা মিথা। উক্তি করবেন না, ভাতে বিপরীত ফল হবে। মিথা। প্রিয় বাক্যের চেয়ে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক বংসর পূর্বে কোনও পাছবিশারদ আখাস দিয়েছিলেন কে ঘাদ থেকে দন্তায় পৃষ্টিকর খাত্য প্রস্তুত হবে। সরকার বদি এরকম কাণ্ডজানহীন প্রচারের প্রশ্রম দেন তবে সাধারণের अका शातात्वा । ठान-वाठा इर्न इरन नान-वान, টাপিওকা প্রভৃতির দপক্ষে প্রচার করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে যে চাল-স্বাটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এই সব খাতে জীবনরকা হয়, স্বাস্থাহানির আশহাও বিশেষ কিছু নেই; খণ্ড বেশী পড়তে পাবে, কিছ এই তুঃসময়ে গতাম্বর নেই।

সম্প্রতি পণ্ডিত নেহেক জানিয়েছেন যে, কোনও **এক** ল্যাববেটারিতে ভূটা থেকে দিখেটিক চাল তৈরির চেষ্টা. সফল হয়েছে ৷ আজকাল অনেক বাসায়নিক ত্রবা কুত্রিষ উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন নীল (indigo), কর্পুর, মেছল। কিন্তু বাসায়নিক বা অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্ত্র ফল বা প্রাণী প্রস্তুত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। শাম্ডা থেকে খাম অথবা ব্যাং থেকে মাছ তৈরি বেমন অসম্ভব, ভূট্টা থেকে চাল তৈরিও সেই রক্ম। পশুিত নেছেক যে বস্তব কথা বলেছেন ভাকে synthetic rice বললে সভ্যের অপলাপ হবে, ত: imitation rice বা নবল চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওকা ধেকে যেমন নকল সাগুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত ভূট্টাচুৰ (थटक मिटे वकरम हात्मव मजन माना देखित हरसहरू, हम्राजा প্রোটনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের শুঁড়োও মেশানো হয়েছে। দেখতে চালের মতন হলে দ্বিত্র অঞ্জ লোককে ভোলানো বেতে পারবে, থেলে পেটও ভরবে. কিন্তু এই ক্লিনিসের গুণ চালের সমান হবে না। সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একেবারে বর্জন করতে হবে। 'সভ্যমেৰ অয়তে'—এই বাহীয় মন্ত্ৰেৰ মৰ্বাদাহানি ষেন কদাপি না হয়।

# এক দিনের স্মৃতি

### ঞ্জিউপেন্দ্র রাহা

সেবার নৈহাটতে বঙ্গীর সাহিত্য-সম্মেলনের বাধিক অধিবেশন হইরাছিল। বর্জনানের মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ মহ তাব বাহাছর সম্মেলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তথন বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যার হরপ্রসাদ শাত্রী মহাশর জীবিত ছিলেন। প্রধানত: তাঁহারই উভোগে ও উৎসাহে তদীর জন্মহান নৈহাটিতে সম্মেলনের অধিবেশন হর। আমরাও প্রতিনিধিকরপে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলাম।

নৈহাট ষ্টেশনের পালেই কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্য-সমাট্ বিষমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন। আমরা সন্মেলনস্থল হইতে ভাহা দেখিতে গেলাম। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম-চল্লের খীবনের বিভিন্ন ঘটনার সহিত এই বাড়ীর শ্বৃতি অবিচ্ছেন্সরপে বিশ্বড়িত। ইহা কেবল বাংলার সাহিত্য-তীর্থ দর, সমগ্র ভারতের পুণ্যতীর্ণ। বঙ্কিমের জমর লেখনীপ্রস্থত नम्ख উপज्ञान এবং चजाज श्रद ও त्रव्यावनी कानकस्य विमुध হইরা গেলেও 'বল্দে মাতরম্' মন্ত্র ভারতের প্রতি প্রাসাদে ও কুটরে, প্রত্যেক দেশপ্রাণ ভারতবাসীর চিত্ত সঞ্জীবনী-শক্তিতে উৰুছ করিয়া চিরকাল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে। এক দিন ভারতের মুক্তিকামী বদেশী যজের ঋত্বিকৃগণ যে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রবলিত হোমাগ্নিতে আছতি প্রদান করিয়া-ছিলেন, যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ভারতমাতার সহস্র সহস্ৰ বীরসস্তান অবলীলাক্রমে স্বৃত্যুর কোলে বাঁপাইরা পভিষাহিলেন, যে মল্লের অপরিসীম শক্তিতে তাঁহারা অশেষ इ: व रिष्ण । विश्वम वज्ञण कत्रिज्ञाहिरमन अज्ञान वपरन श्रवम রাক্শক্তির ভীষণ অত্যাচার ও নির্বাতন সহ করিয়াছিলেন, मिमा एका व बूक्कि बण छेन्या गर्स व अना क कि का मर्स्तिक হইরাছিলেন, সেই মহামত্রই ভারতের মুক্তিগাধনার একমাত্র শক্তির উৎস, মহাজাতি সংগঠক ও মহৈক্যবিধারক ভারতের জাতীর মন্ত্র, বেদের প্রণবের স্থার ইহাও 'বন্দে যাতরম্' সঙ্গীতের व्यनवत्रत्रभ । हेटा अमनत्त्रत अमृत्य अधिविक, मृज्योगेन, ধ্বংসহীন। যে মন্ত্ৰস্তা ৰবি এই মহামন্ত্ৰের উল্গাতা যিনি ভারতের ভাতীর সক্ষত 'বলে মাতরমে'র বানীরপ প্রদান করিয়াছেন, তিনিও অমরত্বের গৌরবে চিরপরিচিত, ভাতির ইতিহাসে সেই মন্ত্ৰ ও মন্ত্ৰপ্ৰণেতা পৰিব নাম বৰ্ণাক্ষরে চিত্ৰ-ৰুক্তিত পাকিবে।

বছিমচজের পরিকারে আরও ছই তিন জন সাহিত্যিকের আবির্তাব হইরাছে। ভরব্যে তাঁহার অঞ্জ সঞ্জীবচজ্র ও ভাঁহার সর্বজ্যের আভা ভারাচরণ চটোপাধ্যার মহাশরের পুর শচীশচন্ত্রের নাম বিশেষ উল্লেখবোগ্য। সঞ্জীবচন্ত্রের নিবিত 'কঠনালা' 'কাল প্রতাপটাদ' প্রভৃতি অধ্নালুও গ্রন্থের কথা বোধ হয়, আধুনিক পাঠক-সমান্তে অনেকেই অবগত নহেন। তাঁহার 'পালামোঁ' শীর্ষক প্রনিবিত কাহিনীর অংশবিশেষ অনেক বাংলা পাঠ্য প্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শচীশচ্জ্র অনেক-গুলি বাংলা উপভাসের রচয়িতা। তিনি বন্ধিমচন্ত্রের এক-খানি জীবনীও প্রশন্তর করিয়াছেন।

বিষমচন্দ্রের অত্যুদ্ধল প্রতিভালোকে বঙ্গের সাহিত্যাকাশ আলোকিত হইরা রহিরাছে। এমন সর্বতোম্বী প্রতিভাবিরল। তিনি যে বরে বসিরা সাধারণতঃ লেখাপড়া করিতেন সেই বরটি দেখিলাম। তাঁহার স্থবিস্থৃত বাসভ্তন জীর্ণদশার পতিত, বিষমচন্দ্রের গৌরবোদ্ধল স্থৃতি বক্ষে ধারণ করিরা জীর্ণদেহে দণ্ডারমান আছে। বিষমের এই স্থৃতিতীর্ধে আসিরা কত কথাই মনে পড়িল। বিষমেন চন্দ্র যে রগে বিভ্যমান ছিলেন, সেই রগের সাহিত্যের তিনি ছিলেন নেতৃত্বানীর। সেই রগে কবিবর ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ইশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর, অক্ষরক্যার দত্ত, অক্ষরচন্দ্র সরকার, ভূদেব মুখো-পাধ্যার, দীনবন্ধু মিত্র, চন্দ্রনাথ বন্ধ, মাইকেল মধ্ত্বদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্ধ্যোপাধ্যার, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ধ বাষ প্রভৃতি জ্যোতিজসমূহের প্রতিভা-দীপ্তিতে বাংলার সাহিত্যগগন আলোকিত হইরাছিল।

বন্ধিমচন্দ্রের বাসভবন হইতে একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যাওেলে আসিরা তথাকার পর্ভৃত্তিক মিশন হাই কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ভূপেক্রলাল বর মহাশরের পৃষ্টে অতিথি হইলাম। ব্যাতেল কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। পারস্ত ভাষার 'বন্দর' শব্দ হইতে ব্যাতেল নামের উংপত্তি হইরাছে। বন্দর শব্দের অর্থ বাণিজ্যরল—যেগানে দেশ-দেশান্তর হইতে বাণিজ্য-তরীসমূহ পণ্যসন্তার বহন করিরা আনে এবং বেগান হইতে বিবিধ পণ্য অন্তত্ত্ব বহন করিরা লাইনা যার। পর্ভৃত্তিকরা বন্দরকে 'ব্যাতেল' বলিত। তাহাদের বিকৃত্তি উচ্চারণে হণলী বন্দর 'Bandel de Ougolim'-এ পরিণত হইরাছিল।

ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যার, দিরীর বাদশাহ হুমার্শ শের শাহের বিরুদ্ধে পর্কুলিদিগের সাহায্য প্রার্থা করেন। তদস্সারে পর্কুলি নৌ-সৈতাব্যক এডিয়িরাল্ সেমপারে। (Sumpayo) ১৫৩৭ বিটাকে নর্বানি জাহাক লইরা হুগলী বুকরে আসমন করেন। তিনি অনেক বিদাকে আসিলেও বাদশার ভারাকে পুরকার-বর্ষণ বাংলার একট কুটি নির্বাধের জন্মতি প্রদান করেন। তদত্সারে সেপারো হসলীতে কৃটির
স্থান নির্কাচন করেন।

কিছুকাল পরে পর্কৃষকেরা বর্তমান 'ক্বিলী সেতু' ও হগলী কেলের মধ্যবর্তী গোলাঘাট নামক ছানে একট হর্গ নির্দাণ করে। এখনও সেই প্রাচীন ছর্গের চিক্ত দেখিতে পাওরা যার।

১৫৮০ এইবিক ভারত সমাট আকবরের রাজস্কালে তাঁহার অমুগৃহীত ট্রেভারেস্ নামক একজন পর্তৃত্বীক কাপ্তেম এদেশে এইবর্দ্ম প্রচার ও শীর্ক্তা নির্দ্ধাণের অমুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার পর ১৫৯৯ এইবিকে হগলী কুঠির প্রায় এক মাইল দ্রবর্ত্তী ব্যাতেল গ্রামে একটি উপাসনা-গৃহ নির্দ্ধিত হয়। অল করেকজন অগার্টিনপন্থী পর্তৃত্বীক রোমান ক্যাথলিক যাজক এই স্থানে উপাসনার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিছুকাল মধ্যেই হগলী কুঠির সীমানার ভিতরেই আরও ছইটি গীর্ক্তা এবং হুর্গ-মধ্যে সৈনিকদের জল্প একটি ভঙ্কনালয় নির্দ্ধিত হয়।

প্রায় ত্রিশ বংসর পর্যান্ত পর্কৃষ্টিক বণিকগণ এখানে বিশেষ সাক্ষল্যের সহিত বাণিক্য করেন, ক্রমেই তাঁহাদের বাণিক্যের জীবৃদ্ধি হইতে থাকে। কালক্রমে তাঁহাদের বাণিক্য-কৃষ্টিও বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত এবং ছর্গ আরও স্থান্ডভাবে নির্মিত হয়।

১৬২২ সালে শাহকাদা হারুণ (ধুর্রম) তাঁহার পিতা मुखा । नाशकी दात्र विद्वाद विद्वाद निश्च हन। পরবর্তীকালে সমাটু শাহজাহান নামে বিখ্যাত হইরাছিলেন। হারুণ তংকালীন পর্তৃ বিশ্ব গবর্ণরকে অনেক ভূমি ও ধন-সম্পদের প্রলোভন দেধাইয়া তাহার পক্ষাবলম্বনের কল অফুরোধ কিন্তু গবর্ণর মাইকেল্ রিছ্রিগ্স (Michael Rodrigues) তাঁহার প্রভাবে সম্বত হন নাই। গবর্ণর এইরপে অহুরোধ প্রত্যাখ্যান করার শাহস্থাদা তাঁহার প্রতি निजासरे कृष्टे ও अमुब्रुट इन। ১७२৮ ब्रेट्टीट्स मिरहामतन আরোহণের পর তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে ক্রত-সম্বন্ধ হন। বাংলার তদানীম্বন স্থবাদারের সহিত পর্কৃষ্ট-দিগের বোরতর শক্রতা ছিল। তিনি সময় ও সুযোগ বুরিয়া वामनाट्य निकटो मश्वाम मिलन त्य, পর্ভূপীদের। তাহাদের কুঠি-মধ্যে ছর্গ নির্দ্ধাণ করিয়া তাহাতে কামান বসাইয়াছে এবং নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে। সম্রাটু এই সংবাদ भारेश পর্বীক্ষিপকে সমূলে ধ্বংস করিবার কল প্রবাদারকে আদেশ দিলেন। প্রবাদার তদস্সারে ১৫ হাজার সৈত লইয়া হুগলী কৃঠিতে উপস্থিত হুইলেন এবং তথাকার পর্কুদীক মুর্গ चवरताय कतिरमन। श्रात्र এक मात्रकाम পর্ভন্তরা ভাক্তমণ প্রতিরোধ করিল। অবশেষে সুবাদার কৃটনীতির আশ্রর গ্রহণ করিলেন। তিনি একজন উচ্চপদত্ব পর্ভুগীক কর্মচারীকে উৎকোচ প্রদান করিরা বশীভূত করিলেন। একদিন ছর্গ-মধ্যে

ষধন মহাসমারোহে জন দি ব্যাপ ্টিটের উৎসব অন্তট্ট হইতে-হিল, তথন এই কর্মচারীর সাহাব্যে ত্বাদারের সৈঞ্গণ গোপনে হুগাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

১৬৩২ সালের ২৪শে জুন এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উৎসব উপলক্ষে যথন ছুর্গবাসীরা উপাসনার রত ছিলেন, তথন শক্ষ্রান্ত ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছুর্গ বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, অন্তাগারে অগ্নিসংযোগ করিল এবং সমস্ত অপ্রশন্ত ছুত্তগত করিয়া কেলিল। ছুর্গমধ্যে যথেচ্ছ হুত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। স্বাদার গবর্ণরকে বন্দী করিয়া জীবস্ত দক্ষ করিলেন এবং এক হাজারেরও অধিক গ্রী-পুরুষ ও বালকবালিকাকে বন্দী করিয়া রাজ্বানী আগ্রায় পাঠাইয়া দিলেন। শক্রাইসঞ্চের প্রচন্ত আক্রমণে পর্ভূমিজারের বিজ্লা ও অট্টালিকাসমূহ ভূমিসাং হুইল, সমগ্র কুঠি ধ্বংসন্ত পে পরিণত হুইল। বন্দরে প্রায় ৩০০ পোত ছিল, তন্মধ্যে অলক্ষেকটি মাত্র রক্ষা পাইল, অবশিষ্ট পোত-শুলি মোগলসৈন্তের কবলে পতিত হুইল। এই বিপুল ধ্বংসললীলার মধ্যে একমাত্র ব্যান্ডেলের ক্ষ্মিট্ল। হুইতে কিয়ংপরিমাণে রক্ষা পাইয়াছিল।

এই শব্দার বেদীতে একট অতি সৌঠবময়ী মৃতি স্থাপিত ছিল। এই মৃতিই স্প্রসিদ্ধ 'স্থযাত্রার দেবীমৃতি' (Lady of Happy Voyage)--- ১৬৩२ সালে ছগলীর ছুর্গ অবরোধের भगत मृष्ठिष्टे जान्धर्राज्ञात्भ तका भाता। धराम धरेज्ञभ त्य. তখন একজন পর্ভুগ্নিজ বপিক এই দেবীমৃণ্ডিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার কর ইহা বেদী হইতে তুলিয়া লইয়া মৃতিসহ নদীগর্ডে ৰম্পপ্রদান করে। অবরোধের পরবর্তী বংসরে পর্তৃদ্বীকেরা যথন ব্যাভেলে ফিরিয়া আসিল, তথম সহসা এক দিন রাত্রিকালে এক প্রবল ষটিকা উষিত হয়। তথম বাতাসের ভীষণ গৰ্জন হইতেছিল। এই প্রচণ্ড গৰ্জন-ধ্বনির মধ্যে শীর্কার অধ্যক্ষ ফাদার ডা' জুক্স যেন সেই বণিকের কণ্ঠবর শুনিতে পাইলেন। সে যেন আকুলভাবে চীংকার করিয়া বলিতেছে, "আমাদের বিশ্বমদাত্রী এই 'সুখ-যাত্রার দেবী'কে অভ্যর্থ না করুন। স্নাদার, উঠুন, আমাদের সকলের জন্ম প্রার্থনা করুন।" কাদার ভা' জুক এই আহ্বান শুনিয়া গাত্রোখান করিলেন। ভিনি দেখিলেন. নদীবক এক অপুর্ব আলোকে উত্তাসিত হইয়াছে। কিছুকাল পরে সেই আলোকরাশি অন্তহিত হইল, নাবিকের সেই কঠন্দ্ৰনিও আকাশে বিলীন হইয়া গেল, প্ৰকৃতি শান্তভাব ধারণ করিল। পরদিন প্রভাতে সেই দেবীমুর্ভিট নদীকুলে প্রব্জার তোরণ হইতে কয়েক গব্দ দূরে পরিদৃষ্ট হইল। সম্ভবতঃ বটকাক্ষুৰ তরকমালার ঘাতপ্রতিঘাতে ইহা নদীতীরে উৎক্ষিপ্ত হইরাছিল। ডা' জুক মৃতিট আনিয়া প্রধান বেদীর উপর ছাপন ক্রিলেন। এই ঘটনার অরণার্বে একট বিশেষ উৎসৰ প্ৰবৃত্তিত হইয়াছে। এই উৎসৰ প্ৰতি ৰংসৱই অনুষ্ঠিত

হয়, তবন এই দেবীযুজিকে লইয়া শোভাষাতা বাহির করা হয়।

করেক বংসর পরে বৃষ্ঠিট নদীতীরে বে ছানে পাওরা সিরাহিল, তথার একট ঘাট নিশ্বিত হর। এই ঘাট এবনও দেবিতে পাওরা যার। বৃষ্ঠিট যে বেদীতে ছাপন করা হইরাহিল, পরে তাহা হইতে তুলিয়া লইয়া কিলার ছাদের উপর একট আধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাতেল গীৰ্জায় একটি জাহাজের মান্তল প্রোধিত বহিরাছে। এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, यर्ग দেবী বৃতিটি পুনঃপ্রাপ্তির পর দীর্জামধ্যে বিবিধ অনুষ্ঠানের উভোগ আয়োজন হইতেছিল, তখন একটি পর্থীক কাহাক **জাসিয়া দীর্জা-তোরণের সন্মুখবর্তী ঘাটে নো**ঙ্গর করে। **বির্কায় উপাসনা শেষ হইলে, ঐ জাহাজের কাণ্ডেন তাঁহার** ভাহাভখানা বলোপসাগরের মধ্যে কি অবস্থায় ভীষণ কড়ে পতিত হইয়াছিল এবং তিনি নির্বিদ্ধে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলে বড়ের দেবতাকে যথোচিত উপচার প্রদানের মানস করায় বটিকার বেগ ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া কিরূপে প্রকৃতি শাস্ত ভাব ধারণ করিল, তাহা ফাদার ডা'কুজের নিকট বর্ণনা করেন। অতঃপর কাপ্তেন জাহাজের একটি মাল্পল অপসারিত করিয়া তাহা প্রতিশ্রুত উপচারস্বরূপ শীর্ক্ষাপ্রাঙ্গনে মৃত্তিকায় প্রোধিত করিলেন। তিন শতাধিক বর্ষের পরও ইহা এখনও সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত কাহিনীর শ্বতিচিহ্ন-স্বরূপ দর্শকরন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

ভূপেনবাবুর বাসায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে

আমরা তাঁহার সঙ্গে ব্যাওেলের শীর্মা দেখিতে সেলাম। দীর্জার শীর্ষদেশে সেই 'পুখষাত্রার দেবীবৃত্তি' দর্শনে মন বিশ্বরে পরিপূর্ণ হইল। বাভবিকই ইছা শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পবৈপুণ্যের এক বিচিত্র নিদর্শন। খেত প্রস্তরনির্দ্মিত অতুল সৌর্চবমন্তিত, শীবস্তভাবের প্রাচুর্ব্যে অভিষিক্ত স্থাঠিত মাতৃষ্টি, ক্রোড়ে একটি অতি কমনীয় শিশুকে বারণ করিয়া আছেন। বৃত্তির মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব মাতৃভাবের বিকাশে অনিব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে; দেখিলে মনে হয়, যেন অনবভ ভচিতা, শুদ্রতা, কমনীয়তা এবং স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত মাতৃত্ব এখানে মৃতিমতী হইয়া বিরা<del>জ</del> করিতেছে। এই মৃতি দেখিয়া দেখিয়া দর্শনের আকাজকা পরিতৃপ্ত হয় না। বছক্ষণ নয়ন ভরিয়া এই মৃতি দেখিলামা অতঃপর ইহার স্মৃতিভারে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে শীর্জ্জা-প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলাম। অনেক দিন হইল, পর্জীব্দেরা বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের কত কীর্ত্তি ও অকীন্তির কণা অতীত কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় **পর্তুপীত্র**-দিগের শৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ব্যাণ্ডেলের গর্জা এই মহিমমরী দেবীষ্তি শীর্ষে ধারণ করিয়া সার্দ্ধ ত্রিশতাব্দী কাল সর্ব্বসংহারী কালের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আঞ্চিও অক্ষত শরীরে দণ্ডায়মান আছে। গীৰ্জা হইতে ভূপেনবাবুর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধ্যান্ডের ভূরিভোক্তন ও ভূপেনবাবুর অঞ্চত্তিম অতিথিবাংসল্যে পরিতৃপ্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। নৈহাটি সাহিত্য-সন্মেলনের স্বৃতির সহিত এই একদিনের স্বৃতি অচ্ছেম্ব-রূপে বিশ্বড়িত হইয়া রহিল।

# বৃণা তবে এই স্বাধীনতা

ঞ্জীনীলরতন দাশ

মব্যযুগের সব্যসাচী ও দধীচির সাধনার, ৰুচ্ছিতা দেশ-খননী খাগিল মুক্তির চেতনায়। নরকাস্থরের রাজ্য ভাঙিরা পড়িল ধূলির 'পরে, ছঃশাসনের রক্ত-চন্দু নিমীলিত চিরতরে। करम्ब कावा ध्वरम इहेन, हुटि श्रम वदन ; ভবু কেন এত ছঃখদৈত্ত ? তবু কেন ক্ৰন্দন ? चमात्रक्रीत चरमात्न (यह डेक्लिन ठातिशात,---রঙীন উধার ছয়ারে আবার ঘনালো অন্ধকার ৷ অন্নপূর্ণা ভারতমাতার ক্ষার্ভ সম্ভান পরের ছয়ারে আর কেন করে অরের সন্ধান ? विरमंत्र मार्क निःरमंत्र मारक विवस नवनाती বিলাসপুরীর রাজপথে কেন চলে আজো সারি সারি ? इक्ट्र मक्ट्र जाकिए विदाय ; यजनामात कृति পেৰণচক্তে শুঁড়া হয়ে কেন হতেছে পৰের ধূলি 🤊 চিত্তে তৃত্তি দিল না ৰুক্তি, নিরাশার ভরা বুক ; বছবাছিত সমলোকের কোণা সে সর্ণরূপ ?

প্রেতপিশাচেরা এখনো-গোপনে হাসিছে অট্টহাস, নাগিনীরা আকো চূপে চূপে কেলে বিষাক্ত নিখাস। শান্তির নীড় পল্লী-কৃটীর ভাঙে যে গুণারাক্-সম্বলহীন বাস্তহারারা পথে পথে ফিরে আজ। এখনো যে কত পল্লীভবন আর্ড-অশোক বন বন্দিনী সীতা লাখিতা সেধা কাঁদিছে অহুক্ৰণ ! সমাব্দের অরি চোরাকারবারী মুনাকাণোরের দল नक लाक्तित वक श्रविश हक बताय कन। ধনিকে বনিকে কাঞ্চন সূটে' সঞ্চিত করে টাকা. বঞ্চিত বন লাখিত শুনি' গালভরা বুলি কাঁকা। দেবতার তরে বর্গে এখনো মনুত হতেছে সুধা, মৰ্জ্যে মাহুষ কৰিকা তাহার পার না মিটাতে হুবা ! শত শহীদের রক্তের স্রোত, মাতার অঞ্চৰারা---वार्षे कि रु'न ? बतात धुनाब रु'न कि नक्नि राता ? মুক্তির খাদ নাহি পার ধদি চির হুর্গত জন---वर्षा जर्द अरे बाबीनजा, विद्य छेश्जव-जारबाजन।



রপগাত্তের প্রতিকৃতি

# মহাবল্লীপুর

#### গ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

অক্তা-এলোরা না রামেশর-সেতৃবর্ধ, মাছরা না মহীশুর-রাজ্য, কোদাইকানাল না কলখো? জন্ধনা-কল্পনার পর স্থির হ'ল মহাবদ্ধীপুরে এবার পড়বে আমাদের বেছইনী আভানা আর ছ'দিনের ভেরাডাভা। কাঁরো নেই পিছুটান, চল বেরিয়ে পড়; ইতিহাসের ভর্মভূপ তার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, বাতাসে বাতাসে ভেসে তা আমার কানে এসে পৌছেছে। আক মুধ্র অতীতের বাদী শোনবার দিন। আর কি অপেকা করা চলে ?

সমন্ত রাত টেনে কাটিরে ভোরবেলার দিকে মান্তাজের চিল্লিল মাইল দক্ষিণে চিঙ্গেল্পেট ষ্টেলনে পৌছানো গেল। এখান খেকেই অসমতল ভূমির আভাস পাওয়া যায়। দিগন্তে অনতি-উচ্চ সবুত্ব পাহাড়ের শ্রেণী আর ব্রুদ। একটু পরেই হর্ণা উঠবে। আমাদের বেরুতে হবে মোটরবাসের সন্ধানে। আরো কুছি মাইল পথ উন্ধিরে বেতে হবে বাসে। যথাস্থানে বাসের ত্বন্ধ বরনা দিলাম। অন্ত জারগার গাড়ী একটা আসছে আর চলে বাছে। আমাদের বাহনট কই ? অপেকা করে করে সবাই ক্রমে হতাল হরে উঠিছ।

- -- 'कित्र याख्या यांक्।'
- —'না হর সোভা মান্তাব্দের গাড়ীতেই উঠে পড়ি।'
- -- 'काकी पूत्र वरण त्रथम। मिरलरे वा मन्द कि ।'

এমনি কথাবান্তা আর সলাপরামর্শ চলছে। পৌনে দশটা বাজন। তথনো পরামর্শ চলেছে সমানে। দশটা নাগাদ পেটোলগ্রাসী যন্ত্রক হটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌছাল। অবিলম্বে একটা অন্ত্রোপচার চাই—ওর মুখ দিরে জল পড়ছে ছড় করে, কাটাহেঁড়াটি নতুন করে জুড়ে দিতে হবে। এক বন্দীর মত আবার আমরা মাধার হাত দিরে বসলাম। ইঞ্জিন গেল যন্ত্রমেরামতি ডাক্তারের বাড়ী।

আরো ঘণ্টাগানেক গেলে গাড়ী প্রস্তুত হ'ল। ইতিমধ্যে যাত্রীরা ক্রমাগত উঠেছে। ক্রমে অধিকাংশকেই নাড় গোপাল হরে বসতে হরেছে—নড়াচড়ার এতটুকু ছান নেই। এবার মোটর ছাড়ল। প্রশন্ত রাত্তা জনবিরল প্রান্তরের ওপর দিরে গড়িরে গিরেছে সর্পিল রেখা এঁকে। গাড়ী চলেছে বড়ের বেগে—লোকসানি সময় পৃষিরে নিতে হবে ত । মাব-রাভার পক্ষীতীধে নামছে তীর্ধ বাত্তীরা। এই তীর্ধের কথা অভ এক সময় বলব। আমরা আকই পৌছাতে চাই মহাবদ্ধীপুরে। আরো করেকটা 'ইপ' শেরিরে এল'ম। তারপর অকমাং দুরে দেধি সমুদ্রের নীল জলরেখা আর ক্ষ-উচ্চ বাতিষর, দুরে বিরাট বিরাট পাধরের পাহাড়। ঐ ত আমাদের গত্বা।

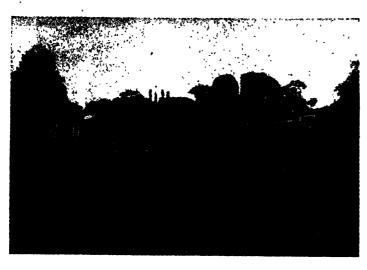

মহাবলীপুরের সাধারণ্ডুভা। মোটরের পশ্চাতে 'গলাবতরণ' প্রভরক্তক

বর্দ্মশালার সামনে এসে নেমে পড়া গেল। ভিনিষপত্তের মধ্যে তো প্রান্ন লোটা-কম্বল সম্বল বললেই চলে। সে-সব একটা ঘরে বন্দী করে তক্ষ্নি বেরিয়ে পড়া গেল। আমরা মোটাম্ট ভারগাটা একবার প্রদক্ষিণ করে ফিরব এক ঘণ্টা বাদে---খাবার তৈরি রাখতে বলা হ'ল হোটেল-বিশাতা মুখিতমন্তক তামিল ব্রাহ্মণটিকে। গতকাল রান্তির <del>থেকে অভুক্ত থাকার পর সেদিন আমরা প্রত্যেকে যে</del> পরিমাণ রসদ টেনেছিলাম তার পরিণাম বড় ছ্:েবর मर्या मिरत (भव श्राहिम। क्यों) वर्स निर्दे। मीर्च মোটরমাত্রার পরে আরো এক মণ্টা রোদরে রোদরে টো-টো করে ষংন পাত পেতে বদা গেল তখন প্রত্যেকের ষঠরে দাবানল খলছে। সাত্ত্বিক তামিল বামুন ভেবে-हिम এই বাবুলোকেদের आत কত দৌড় হবে-ছ'চার প্রাস ভাত নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়বে। কিন্তু এক-বার পা বাড়িয়ে একগলা বলে পড়ল সে। তরকারিতে টান পড়ল। ভাতও তবৈব চ। অবশেষে কোন রকমে যেন একটা শোচনীর বিরোগাভ নাটককে টেনে-হিঁচভে বাঁচানো গেল। ফল হ'ল রাত্রে। খেতে বসে মুখে ভাত দিতে গিরে দাঁতে কাঁকর ঠেকছে, তরকারির আলু অন্তর্জান করেছেন—তার ভারগার শোভমানা কৃষ্ণবর্গা কাঁচকলা, 'স্বর' নামক ভাল बरन य नमाव है जात बांदन मूर्व बनरम मानात यागाए; ব্যাপারটা চুণচাণ অত্যন্ত সংক্ষেণে শেব হ'ল। কেউ কেউ मचरा कत्रालन:

- —'বেদে বাষ্ম ওবেলাকার শোধ নিলে।'
- 'আফা, আমাদের হাতেও পাত্র আহে। এক চড়াই পাৰতে এীয় হর না।'

এবার আমরা এসে পাছেছি একটা প্রাচীন ইতিহাসের জগতে। জমক্রতি, কল্পনা, ঐতিহাসিক প্রমাণের ছিটে-কোঁটা এর মধ্যে গা ঠেলাঠেলি করছে। এরই মধ্যে দিরে আমাদের চলতে হবে। তবে ইত্যবসরে একটা ভূমিকা পাঠকের কিছু কাকে লাগতে পারে।

দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যশিল্পকে
মোটাষ্ট পাঁচ ভাগে ভাগ করা হরেছে,
পাঁচট রাজবংশ যে ক্রমায়রে রাজস্থ
করেছে সেই অস্থায়ী: (১) পল্লব
(৬০০-১০০ গ্রীষ্টান্স), (২) চোল
(১০০-১১৫০ গ্রীষ্টান্স), (৩) পাঙ্য
(১১৩০-১৬৫০), (৪) বিজয়নগর
(১৩৫০-১৫৬৫), (৫) মাছ্রা (১৬০০
থেকে)। স্পষ্টত: পল্লবেরা ক্রম-বেশী তিন

শ বছর রাজত্ব করেছিল। এই তিন শত বছরের মধ্যে ছুই রীতির স্থাপত্যশিল্প দেখা দেয়। প্রথম রীতি চলেছিল সপ্তম শতাকী ধরে, অষ্টম ও নবম শতাকীতে প্রচলন হয় আর এক রীতির। প্রথম রীতির শিল্প হ'ল খোদাই কাব্ব (monolythic ৰা rock-cut )—গোটা পাধর ধেকে কেটে কেটে মৃতি, চিত্র ইত্যাদি কৃটিয়ে তোলা। দ্বিতীয় রীতির শিল্প সংযোজন-পদ্ধতির (structural) উপর প্রতিষ্ঠিত-পাপরের সঙ্গে পাধর সান্ধিরে এখানকার কক বা মন্দির গড়ে উঠেছে। প্রথম রীতির মধ্যে तरहरू जातात इरे तकरमत रहि—(क) मल्भ, (च) तथ। मल्पश्चिन (कार्रेपाटी) कक--भाषत्वत्र भारत्र (पाणारे कता---কতকগুলি ভম্ব তার মধ্যে ছাদ এবং-মেবেকে সংযুক্ত করে রেপেছে। একেবারে ভিতরের দিকে পাপরের গারে এক বা ততোধিক স্থানে ধনন গভীরতর-এগুলিকে দেবদেবীর জ্ঞ 'গর্ভগৃহ' বলা হয়। রথগুলিতে এরকম শুদ্ধ বা দেবদেবীর **জ্ঞ জন্ত:পুর-কক্ষ কিছু নেই;** তার মধ্যে সবটাই প্রায় অলম্বারের কাব। এই রপগুলিতে যদি দেবদেবীর স্থান না পাকে তবে ধর্মপ্রবণ ভারতীয়দের হাতে কেন তাদের স্ট্র হ'ল তা রীতিমত গবেষণার বিষয় এবং তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ থাকাও বিচিত্র নর। বলছিলাম পল্লবদের ছুই রীতির শিলের কথা; ভাদের রাজত্বালও এই ছই রীভি ধরে ছ' ভাগে বিভক্ত করা বার---

প্রথম ভাগ 

মহেজ-পহী, ৬১০-৬৪০ এটাক-ভগু মওপ।

মামলা-পহী, ৬৪০-৬৯০ এ:--রব ও মওপ।

রাজসিংহ-পহী, ৬৯০-৮০০ এ:--মন্দির।

নন্দীবর্দ্ধব-পহী, ৮০০-৯০০ এ:--মন্দির।

্পরবদের রাজ্য এক সমরে প্রায় বর্তমান মাত্রাক প্রদেশ পর্যন্ত বিভ্রত হয়েছিল—ভাদের তথনকার প্রাচীন রাজধানী ছিল 'কঞ্চিভেরম'-এ (কাঞ্চীপুর)। **भज्ञवज्ञाका कृष्ण अहे जव भिर्वात रा** বিশেষ চর্চা হয়েছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। মহাবদ্দীপুর একটি প্রধান নিদর্শন-প্রথম ভাগের শিল্পের এখানে পরাকার্চা। আবার এই চরমোংকর্ষ হয়েছিল প্রথম ভাগের শেষ দিকে, রাঞা বর্দ্মবের (৬৪০-৬৮ খ্রী:) রাজত্বকালে। নরসিংহ বর্দ্মণের এক উপাধি ছিল 'মহামল' (অনেকটা তাঁর বীরত্বের ব্যঞ্জনাস্থচক)—ভারই নামাসুসারে নিশ্বিত হয়েছিল সমুদ্রোপকলম্বিত নগরী ও পোতাশ্রয় 'মামলাপুর'। কথিত আছে.

এই মূল শহরটির স্দীর্ঘ ছয় মাইল স্থান এখন সমুদ্রগর্ভে বিলীন। ঐতিহাসিক এই জনশ্রুতির সত্যতা বিচার করবেন।

আর একটা জনশ্রুতির কথা তুলছি। এটি সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা যথেষ্ঠ সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। মহাবল্লী-পুরের শিল্প গড়ে উঠেছিল সমাজ-পরিত্যক্ত একশ্রেণীর লোকের ছারা: সমান্তের উচ্চবর্ণ কর্ণবারদের ওপর প্রতিহিংসার বশেই যেন তারা তাদের এই কঠিন শ্রমের বিজয়কেতন সগর্বের গল্পকে বিখাসযোগ্য রূপ দেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু ইতিহাসের প্রমাণ এর দিকে অবিধাসের দৃষ্টিপাত করেই চলেছে—আর তার প্রমাণ মাসুষের মুখে মুখে নয়, কঠিন পাৎরের উপর **दे**एकीर्ग ।

মহাবলীপুরের শিল্পনিদর্শনগুলির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এবানকার পরিকল্পনার মধ্যে জলাধার, জল আনয়ন এবং कम निकामत्नत अनामत्कत উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আৰু অবশ্ৰ এই চিহুগুলির অধিকাংশ ভেভেচরে গেছে এবং বালির ভূপে চাপা পড়েছে-বালি আর বালির ঢিবি আর একান্ত নির্ক্ষনতার মধ্যে এই একদা-জনবহল কর্মব্যন্ত বন্দর এখন শিরীয় আর কাউরের ছারায় বসে অতীত পৌরবের স্বপ্ন দেবছে। তার মধ্যে জলের স্রোত বন্ধ হবার সঙ্গে প্রাণের স্রোভও নিধর হরে গিরেছে। কেন এই সন্ধা নেমে এল মহাবলীপুরে ? সমুদ্র-গ্রাসিত হবার ভয়ে .লোকৰ্ম সৰ পালিয়েছিল আরও অভ্যন্তরপ্রদেশে ? তাই অসমাপ্ত শিলের এত মর্মান্তিক হিটেকোটা চিহ্ন ? হয় তো এসেছিল রক্তক্ষী রাষ্ট্রবিপ্লব—যার কলে শিল্পীকেও যন্ত্র কেলে অন্ত ব্যৱহিল ? দক্ষিণ-ভারতে রাভার রাভার नश्यदंत काहिनी ७ छेनकथात मछ चनीक कहाना नता। किया



. ছৰ্বা

মৃতন এক রান্ধার ( রান্ধসিংহ ) অভিপ্রারে পুরাতন রীতিতে চলমান ধারার এগানে ঘটল পরিসমাপ্তি: তারপর অন্তর নৃতন প্রচেষ্টা, নৃতন শিল্পের আবিষ্ঠাব?

এই মহাবল্লীপুর এককালে ছিল সমৃদ্ধ পোতাশ্রম। ভারতের পণাবোৰাই তর্ণীর সারি এই আশ্রম্বাট থেকে যেত সমুদ্র উक्ति (पन्पाक्ति :

"For there is little doubt that from Mamalla-ভূলে ংরেছিল। সেক্টমেটের দিক দিরে এরপ একটা puram, in the middle of the first millennium, many deep-laden argosies set forth, first with marchandise and then with emigrants, eventually to carry the light of Indian culture over the Indian Ocean into the various countries of Hither Asia. Amidst the opalescent colouring of Java's volcanic ranges, and on the lush green plains of old Cambodia, in the course of time there grew up important schools of art and architecture derived from an Indian source. That the origin of these developments is to be found in the Brahminical productions of the Pallavas, and, before them in the stupas and monastaries erected by the Buddhists under the rule of the Andhras, is fairly clear. It is possible to identify in the khmer sculptures at Angkor Thom and Angkor Vat, and in the endless bas-reliefs on the stupa-temple of Borobadur, the in-fluence of the murble carved panels of Amaravati, while the architecture that this plastic art embelishes owes some of its character to the rock-cut monoliths of Mamallapuram."\*

> আমরা ইতিমধ্যে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মহাবল্লীপুর সম্বন্ধে একটা মোটামুট চিত্ৰ পেরেছি। এবার শিল্পনিগর্শনিগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এগুলি গ্র্যানাইট ছাতীর ছুট বিরাটারতন প্রস্তরন্ত পের গারে বোদাই করা। প্রথমট উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত—আৰ মাইল দীর্ঘ ও সিকি মাইল প্রশন্ত, এক শ কুটের বেশী উঁচু; একটু দূরে অন্তট---

<sup>\*</sup> Percy Brown-Indian Architecture, Vol. I.

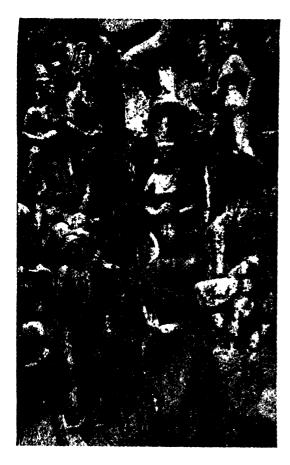

গঙ্গাবতরণের একাংশ

আছাই শ ফুট লম্বা, উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট, দেগতে অনেকটা যেন রাহ্মদে তিমি মাছের পিঠের মত।

প্রথমে মন্তপগুলির উল্লেখ করি। এদের সংখ্যা সর্ক্রম্যত দশ—নাম ঘণাক্রমে: (১) ধর্ম্মরাজ, (২) কোটিকাল, (৩) মহিমাত্মর, (৪) কৃষ্ণ, (৫) পঞ্চপাণ্ডব, (৬) বরাহ, (৭) রামাত্মর, (৮) পঞ্চগৃহ শিব, (৯, ১০) অসম্পূর্ণ। মণ্ডপগুলির প্রত্যেকটিতে যেমন এক একজন প্রধান অধিষ্ঠাতা দেবতার স্থান রেছে—তীর্থযাতীর কাছে তারা প্রধান আকর্ষণ, তেমনি আর এক দিকে তার অন্তর্ভাগে দেয়ালে দেয়ালে পাণ্রর কেটে তোলা পুরাণের কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর খণ্ডচিত্র, মানব-মানবীর নানা অভ্লপম মৃত্তি। বরাহ-মণ্ডপট সর্বন্ত্রেই—তার কাক্ষকার্য্য চমংকার স্ক্রতাতে গিরে পর্যান্ত পৌছেছে। অর্থচ তার মধ্যেই ররেছে কেমন একটা অতিরক্তিতার ভারহীন শুচিশুর পরিছয়্রতা। মণ্ডপরচয়্রতা এই শিলীরা কৃষ্ণঠনে ত্রনিপ্রণতা দেগালেও প্রধানতঃ এঁদের মনে হর ভারর বলে—তালের গৃহনির্ধাণ-প্রতিতেও এই

ভান্ধর্যের ধর্মই স্থপরিস্কৃষ্ট। এ কথা পরবর্তী কালের রথনিরের বেলাতেও সমান ভাবে প্রবোজ্য।

রপগুলি সব একই জায়গার পাওরা যার—মঙপগুলির মত তারা দূরে দূরে ইতন্তত: হড়ানো নর। সংখ্যা ৭টি মাত্র: উত্তর-পশ্চিমে—(১) বলরকৃঠি ও বিদরি; দক্ষিণে—(২) দ্রৌপদী, (৩) অর্জুন, (৪) ভীম, (৫) বর্দ্ধরাজ, (৬) সহদেব; উত্তরে—(৭) গণেশ—হটি একই শ্রেণীতে, সপ্তমটি হিতীর শ্রেণীতে। হিতর শ্রেণীতে সপ্তম রপের সামনে একটি প্রকাণ হন্তীর মতই তাকে দেখতে। রপগুলি মনে হন্ত কোন মন্দিরের প্রতিকৃতি—প্রত্যেকটি যেন এক একটি মডেল, গোটা পাধরের চাই পেকে কেটে কুঁদে বের করা। সমন্ত গারে তার কারুকার্যা, পাদপাঠ পেকে শ্বির অববি। এগুলির প্রসঙ্গে ভাউন সাহেবের উক্তি উদ্ধত করিছ:

"Solitary, unmeaning, and clearly never used, as none of their interiors are finished, sphinx-like for centuries these monoliths have stood sentinel over mere emptiness, the most enigmatical architectural phenomena in all India, truly a "riddle of the sands." Each a lithic cryptogram as yet undeciphered, there is little doubt that the key when found will disclose much of the story of early temple architecture in South India."\*

এই রথগুলির গঠনশিল্পের মধ্যে যে পারিপাট্য ও মার্জিত ক্রুচির পরিচর পাওরা যায় তাতে চমংকৃত হতে হর। সবচেরে কলাসৌর্চবময় বোধ হয় অর্জ্জুনরথের গায়ে কেটে তোলা ম্তিগুলি। নির্ত তাদের গড়ন, অভ্পম তাদের বাঞ্জনা রাজা নরসিংহ এবং কার্ফীরাণীর মুগলম্ভি যেগানি—অর্জ্জের গঙ্গোপাধাার 'রূপমে' এক সময়ে তার মনোক্ত বিশ্লেষণ করেছিলেন:

"The portraits of men are given in terms of the heroic type, a body,—of medium height, and finely built,—from which the deeds on the fields of battle have subtracted all superfluous fiesh. And the result is a frame of sinuous grace of stateliness and of restraint. To this male type, the female forms offer an exquisite parallel, in the suppleness of their contours as in their bashful modesty of their gesture" t

আর যে একটি দ্বারপালের বৃত্তি উৎকীর্ণ ররেছে—তার দৃষ্টি কোন্ দ্রের বন্ধতে নিবদ, তার তুলনা সহসা মেলে কি ? একটা অভিযোগ শুনতে পাওরা যার: ভারতীর ভারর্ব্যে 'ফিনিল' এর অভাব। মামলার উদাহরণ এই শ্রেণীর মতাবলদ্বীদের চোবের সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছা করে— মামলাপুরের এই সব বৃত্তি, হুপার চিত্র, বেধানে কুটে উঠেছে অবর্ণনীয় ভাব এবং শক্তির বিজ্বন ; গলাবভরনের চিত্ত—

<sup>\*</sup> Percy Brown-Indian Architecture, Vol. I.

<sup>†</sup> Rupam: No. 27-28, July-October, 1926.

গদার ইতসন্থাবনী প্রারা বেখাদে নেমে আস্তে উপর থেকে, কাজবীর এবং মুনিথিষা তাঁর আবাহন করছেন, নাগকভারা তাঁর উপাসনার রত, তাঁর ক্পার্লে সদীব হরে উঠছে বিশ্বচরাচরের প্রাণীকুল; নাগরাক আনজের উপর পরান বিফু; প্রত্যেকটি প্রত্যকলকের কথা বলা এখানে সভব নর। তথু মহাবলীপুর কেন, সমগ্র ভারতীয় ভারহাঁ ও শিলের মর্যাদা কি ভণী বিদেশীরাও মুক্তকণ্ঠে বীকার করেন নি? এক তাক্ষহলই পার্শে কনের সমান গৌরব দাবি করবার পক্ষে যথেষ্ট; আগ্রা আর তার উপাস্তম্বানগুলিই গ্রীসের সঙ্গে পালা দিতে পারে।"

রণগুলির আকার ও প্রকৃতি সহছে

এবার হ'একটি বিষয় উল্লেখ করবার আছে। আকারে এগুলি
বিপ্লায়তন নয়। রহন্তমটি দৈর্ঘ্যে ৪২ কূট এবং প্রস্থে ৩৫ কূট—
উচ্চতমটি উচ্চতায় ৪০ কূট। রথের সংখ্যা আটটি, কিন্তু তার
মধ্যে তিন রকম 'ঠাইল' বা গঠন-রীতি দেখা যায়। একমাত্র
ফ্রোপদীরথ বাদে বাকী অভগুলি বৌদ্ধবিহার এবং মঠের অস্থকরণে গঠিত। দ্রৌপদীরণটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, কিন্তু শিল্পসৌন্দর্যোর দিক থেকে এটই সর্ব্বোৎক্ষপ্ত; মনে হয় একটি
পর্ণকূটীরের প্রতিচ্ছবি করে একে গড়ে তোলা হয়েছে। গণেশ
রখটি বৌদ্ধবিহার এবং মঠের মিশ্র রীতিতে তৈরি। তার
প্রবেশ-পথ প্রশন্ততর দিকের মার্যখানে, তার বিতল ক্রমেই
ক্রাপ্র হয়ে উঠেছে শেষে ঢালু বিকরপত্রের মত—পণ্ডিতেরা
বলেন এই রীতি থেকেই পরে দক্ষিণী শিল্পের বিশিপ্ত
'গোপুরম'-এর ক্রম্ন ও বিকাশ।

এই পর্যন্ত ত রণশিল দেখলায়। তারপর এলেন রাজা রাজসিংহ, জার এক নৃতদ পছতির শিল্প মাধা তুলল—এবার সভিয়কারের রাজমিন্তীর কাজ হরু হ'ল। মামলাপুরের তিনটি নিদর্শন—অধুনা-কণিত সর্যুত্তট-মন্দির (Shore Temple), ইপর, মুকুন্দ—ছাড়াও জারও ছট নিদর্শন ররেছে কাকীপুরে, ষঠটি দক্ষিণ আর্কট কেলার। প্রধান হিসাবে গণ্য তিনটি—সর্যুত্তট-মন্দির, কাকীপুরের শিবমন্দির এবং বিকু-মন্দির। সর্যুত্তট-মন্দিরটির, জবস্থাই সবচেয়ে শোচনীর—নৃতন বরণের এই শিল্পের প্রথম স্কট বলেই নর, তার জবস্থানও সেকত বহুলাংশে দারী। সর্যুত্তের একে-বারে গারে বলে তার লবণাক্ত জল ও হাওরা এর ক্রম ক্তি



গদাবতরপের আর এক অংশ

করে নি। তারপর অস্থির বালুডট ধ্বসিয়েছে অনেক গাঁধুনি। मिम्प्तित गर्रनिकोनन अक्ट्रे विरम्य बत्रापत । त्वभी अक्वारत সমুদ্রের দিকে অনাবৃত, সমুখে এতটুকু প্রাঙ্গণ নেই, প্রবেশ তোরণ পর্যান্ত নেই। বোধ হয় উদ্দেশ্ত ছিল মন্দিরের দেবতা পাবেন কর্য্যোদয়ে প্রথম আলোর রশ্মি, দুরাগত যাত্রী সমুদ্র থেকেই দেখতে পাবে তাঁকে: রাত্রিতে তাঁরই সামনে খলবে যে দীপাৰার তাই হবে নাবিকের সতর্কতার সঙ্কেতস্থচক নিদর্শন। পরে অবশ্র অমুষক হিসাবে কিছু কিছু বাড়তি কক ও **ठ** एव अर्फ छर्फ हिल । अभाष्ठ मिलत-त्रीमाना (चत्रा हिल छ कृ एक প্রাচীর দিয়ে—তার উপরে সারিবদ্ধ ছিল রষের উপবিষ্ট মৃতি. পাঁচিলের গায়ে সিংহের মুখাবয়ব। এই ফ্রন্ড-ধ্বংসোদ্ধ मिन्दित इंग्रे भ्यूकरे এখन पर्मनीय। এরা পূর্বোলিখিত রথনীর্বেরই অমুকৃতি অনেকখানি। তবে এর চূড়া গিয়ে শেষ হয়েছে বর্ণাফলকের তীক্ষতায়--রখশিলের বা বৌদ নিদর্শনের মত স্থডৌল অর্দ্ধহন্তাকার চূড়া এখানে নয়। ফলে একটা লয়তা এসেছে সমন্ত মন্দিরের গঠনে—তা যেন উড়ে উড়ে কোৰাও मृत चाकार्य देशा व्हार हर्त्वाह ।

সমন্ত দিন ঐ পাধরের ভগ্নত্ব পের আর সাইপ্রাসের ছারার নির্ক্তন বালি-প্রান্তরের উপর দিরে ছুরে বেড়ানো গেছে। আমাদের চটির সামনে বেল থানিকটা সর্ক্ত থোলা মাঠ। হুর্যান্তের পর সন্ধ্যেবলা ভারই উপর গা এলিরে দিরেছি। বেন এই পৃথিবীর কোন এক শেষপ্রান্তে এসে পৌছেছি আমরা—এখান থেকে ভাকিরে দেখি লক্ষ বোকন ছুরে কোলাহলমন্ত মানবের শ্রোত।

হঠাং কাৰে হাতের স্পর্ন পেলাম। বল্লালোকে ভাল চেনা যার না, প্রশ্ন করলাম:

<sup>\* &</sup>quot;Le Taj Mahal est seul digne de balancer la gloire du Parthenon; Agra et ses alentours peuvent rivaliser avec la Grece."—Sylvain Levi; Aux Indes Sanctuaires.

<sup>—&#</sup>x27;কে, ভেষটেশ ?'

<sup>-- &#</sup>x27;ai i'

- --- 'कारमध्य ?'
- -'aj 1'
- —'তবে ৰুবাজিং সিং ?'
- 'তাও নর, পারলে না। দেখছি নিজের পরিচর নিজেই দিতে হ'ল।' নিঃশব্দ পদক্ষেপে একটা আবছারা বৃদ্ধি সন্মুখে এসে দাঁড়াল। 'পাধরের মধ্যে আমাকেই তো তোমরা বৃদ্ধিলে, এখন চিনতে পারছ না ? আমি কাঞীকুমারী'—

এবার সোকা হয়ে বসতে হ'ল। পাশে অর্ধনিদ্রিত দিব্যেন্দু, তাকে ডাকতে যাব। মৃতিটি ইঙ্গিতে বারণ করল:

—'ভোমার সঙ্গেই ছটি কথা বলতে চাই।'

পল্লব-ইতিহাসে এই রাজনন্দিনীকে ত কোণাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সেধানে রাজা, বড় জোর রাজমহিধীর উল্লেখ আছে। তাও রোমাঞ্চর তেমন কিছু নয়।

ৰ্ভিটি তখন যেন বলতে হুকু করলে,

'ভোমার কাব্যের আমিই পাঠোধার করছি।…রাজায়

রাজার বাবে হম্ম আর বাবের সংবাত। এই হিংসার অনলে ইছন বোগার পুরনারীর দল। সহস্র মৃতদেহের পরিবর্তে ওঠে বিকরের জয়রও; ওই পাণরের মৃতি, ওর অন্তরালে শোণিতের স্রোত। আজু কালের তরজে তার রক্তাতা মান হরে গেলেও নিশ্চিক হরে গিরেছে কি ? তারপর বিজ্বীরও আসে শেষ দিন…।'

— 'তোমার বিদ্রূপ ব্রুতে পেরেছি রাজকুমারী। ইতিহাসের বান্তব বর্ণনার ওপর তুমি হানতে চাও কঠিন কশাবাত। তার কি প্ররোজন ছিল।'

रेजियत्था मिरवान्यू कथन छैर्छ वरत्ररह । वनरह,

—'হোটেলওয়ালাকে চেঁচিয়ে বল না গরম পকোঞ্চি আর কফি দিতে।'

'তাকিরে দেখলাম কাঞ্চীকুমারীর চিহ্নও কোবাও নেই। দিব্যেন্দুকে বললাম:

—'বেশ গরম কৃষি চাই, আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিরেছে।'

# হঃখ-ঝড়ে

# ঞীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

শীবনকে কেন্দ্র করে নানা হুংব আছে।
গদ-খলনের ডর পাছে—
বন্ধ ওঠে কাঁপি'।
শীবন-মৃত্যুর দাপাদাপি
হানাহানি সর্বদা উত্তত।
যতটুরু পারি সাধ্যমত
হুই হাতে
রেখেছি তফাতে।
তবু যেন কোনো এক অসতর্ক ক্লে
বিষাক্ত ফণার আক্ষালনে
শশব্যন্ত আছি—
মৃত্যুর একান্ত কাছাকাছি।

সমুদ্রের মত অঙ্কার
মূহরুহি বন্ধ কাঁপে, ভয়ত্রন্ত আকাশ আমার।
নেই তা'তে কোনোই দ্যোতনা
নক্তের বন্ধ আনাগোনা।

ইতন্তত আনাচে-কানাচে
তথুই সর্পের কণা সমুভত আছে—
অদৃষ্টের আরো কি লাগ্ণনা ?
জীবন বড়াই বিড়খনা।

যথন সন্থাব্য মৃত্যু অন্ধকারে হাঁটে, বিমর্থ মৃত্তু গুলি শলা-ত্রাসে কাটে, নিবিভ প্রশান্তি নিরে তথন ললাটে কে সে কর রাখে ? দুরে ঠেলে বড় ও বঞ্চাকে ? কেউ নর, সে বপ্প ছড়ার। হাদরের নম মমতার অন্ধকারে দীপ অেলে যার। সে মৃত্তুতে গুণু মনে হর, যদিও অনম্ভ ছ:খ পরিব্যাপ্ত আছে জীবন তবুও মিধ্যা নয়—
অত্যাক্তর্ব পরম বিশ্বর।

# यहावली शूरतत हिळावली



সমুদ্র**তট-মন্দি**র



বরাহ মওপ



সপ্তর**ণ** 

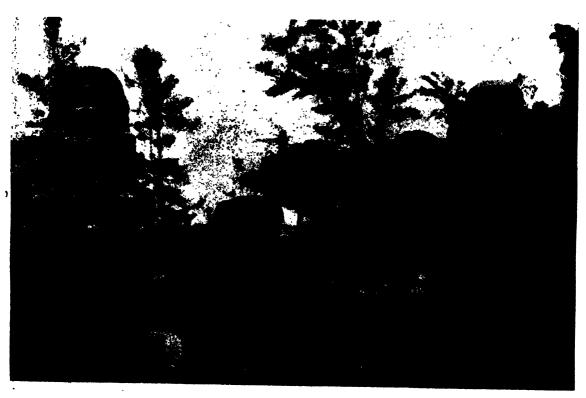

সপ্তরবের আর এক বংশ

# শিক্ষাব্রতী রিচার্ডসন

( )>0>->>64 )

**জ্ৰীযোগেশচন্ত্ৰ বাগল** সৈন্তবিভাগে গোলন্দা<del>ৰ</del>

উনবিংশ শতাকীর প্রথমার্দ্ধে যে সকল শিকাত্রতী বঙ্গের মুবক-মনে নৰ ভাবধারার উল্লেখ সাধনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন, তাঁহাদের মধ্যে হেনরী দুই ভিভিয়ান ডিরোবিও এবং ডেভিড লেপ্টার রিচার্ডসনের নাম সর্বাথে উল্লেখ করিতে হয়। ডিরোজিও রিচার্ডসন অপেকা বর:কনিঠ ও বলার ছিলেন। কিছু বঙ্গদেশ ছিল তাহার জন্মভূমি: বঙ্গীয় যুবক-দের মধ্যে নব্য-শিক্ষার আলোকে তিনি যেরপ আলোড়ন উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন, রিচার্ডসনের পক্ষে তেমনট मञ्जवश्र किल ना । ज्यानि जिनि । जिन्न जिन्न । ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের মনে বিশেষ প্রেরণা কোগাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। বিভালয়ের গণ্ডীর বাহিরে প্রশন্ততর ক্ষেত্রে সংবাদপত্তের মাধ্যমেও তিনি লোকশিক্ষার ব্যাপত হইয়াছিলেন। এখানেও ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁহার তুলনা করা চলে। তবে স্বল্লায়ু হওয়ার ডিরোব্দিওর পক্ষে সাংবাদিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ হর নাই। রিচার্ডসন কিন্ধ এক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ডিরোব্রিও কবি, সাহিত্যিক। এদিক হইতেও রিচার্ডসন তাঁহার সমগোত্রীর। কিন্তু ঐ একই কারণে ডিরোঞ্জিও অপেক্ষা ভাহার সাহিত্যিক প্রতিভা ক্ষুরণে অধিকতর অবকাশ ঘটে এবং তিনি প্রচুর যশের অধিকারী হন। কিন্তু ডিরোব্রিও ও রিচার্ডসন উভরেই ছিলেন সত্যকার শিক্ষাত্রতী। নব্য-বঙ্গের শিক্ষা ও সংগঠনের কথা বলিতে গেলে ছইয়ের ক্লতিভুই আমাদের মৃতিপথে জাগরক হয়। ডিরোজিও সহত্তে বিশদ জালোচনা हरेबाहर, विठार्डमत्नव कथाय এখন আমাদের जाना जावसक ।\*

রিচার্ডসনের পিতা ইপ্ট ইভিয়া কোম্পানীর অধীনে বাঙালী পণ্টনে চাকরি করিতেন। ১৮০৮ সনে অবসর গ্রহণান্তর বদেশে কিরিবার পথে কাহাকে তিনি মারা যান। তাঁহারও বেশ সাহিত্যিক থাতি ছিল। পুত্র ভেভিড লেপ্টার রিচার্ডসন তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনার পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন ১৮০১ সনে ক্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮১১ সনে

সৈভবিভাগে গোলন্দাৰ বাহিনীতে ভাঁত হইরা কলিকাতার আসেন। বিধ্যাত ইংরেক সাহিত্যিক ও সমালোচক হাজলিট ভাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি যে অল্লবয়সেই মাতৃভাষার ব্যুংপন্ন হইরাছিলেন, ১৮২০ সন হইতে ক্ষেম সিক



ডেভিড লেপ্টার রিচার্ডসন

বাকিংহাম-সম্পাদিত 'দি ক্যালকাটা ক্সালে' প্রকাশিত তাঁহার কবিতা ও অখান্ত রচনা হইতে বুঝা যার। এই সকল রচনা Miscellaneous Power নামক পুতকে একত্রে ১৮২২ সনে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩, ১১ই জুলাই রিচার্ডসন লেপ্টেনাণ্টের পদে উনীত হন। বাহা ভদ হওয়ায় ইহার পর বংসর তিনি বিলাতে ফিরিয়া গেলেন।

বদেশে গিরা তিনি বাস্থালাভ করিলেন বটে, কিন্তু তথনই ভারতবর্ধে না ফিরিয়া সাহিত্য ও সংবাদপত্র-সেবায় মন দিলেন। ১৮২৫ সনে তাঁহার Ronnels and Other Poems প্রকাশিত হইল। ইহার ছই বংসর পরে, Weekly Review নামে একথানি সংবাদপত্রও তিনি বাহির করিলেন। হাজনিট, রক্ষো প্রমুখ সের্গের সাহিত্য রখীগণ তাঁহার পত্রিকায় নিবি-তেন। পত্রিকাখনি সাহিত্যক্তেরে স্থনাম অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু রিচার্ডসন ইহাকে অর্থের দিক হইতে বাবলম্বী করিতে পারিলেন না; নিজে প্রশালে আবম্ব হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে ইহার বন্ধ বিক্রম করিতে বাব্য হন।

ভারতবর্ষে অঞ্চিত অব এইরপে নিংশেষিত হইলে রিচার্ছ-সন পুনরার এদেশে আগমন করেন। এবানে আসিয়া রাম-মোহন রার, ছারকানাব ঠাকুর-প্রভৃতি ছারা প্রতিষ্ঠিত 'বেলল হেরাল্ড' পত্রের সম্পাদক হইলেন। এ পত্রিকাবানির প্রথম সম্পাদক হিলেন আর, এব্, মার্টন। তিনি তবন ব্যেশ-যাত্রা

<sup>• &#</sup>x27;দি ক্যালকাটা রিভিত্ব' লামুলারী ১৯০৬ সংখ্যার এস সি.
সাজাল 'Captain David Lester Richardson' নামক প্রবংশ
রিচার্ডসনের জীবন-কথা লিখিরাছেন। তোলানাথ চন্দ্র, রাজনারারণ বহু,
উন্দোচন্দ্র কর প্রস্থা রিচার্ডসনের বিখ্যাত ছাত্রসণও ওৎসথকে কিছু কিছু
তথা লিশিবক করিলা সিরাছেন। সমসামন্ত্রিক ইংরেলী ও বাংলা
সংবাদশন্তে এবং সরকারী বার্ষিক শিক্ষা বিবরণেও রিচার্ডসনের বিবর
অনেক কথা লালা বার।
বর্ত্তনার প্রবংশ করেলার প্রথমানতঃ এই সকল পুত্র
ইইতে সাহাব্য লইলারি।

করিতে উভোগ করেন। 'বেদল হেরাল্ডে'র বাংলা সংকরণ 'বদদূত' ৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯ তারিখে লেখেন,—

"বদদ্তের সহচর বেকল হেরাল্ডের সম্পাদক শ্রীর্ত আর, এব, মার্টন প্রের জনের প্রয়োজনে খদেশ গমনে উন্নত্ত এ প্রস্তুজ সমাক্ প্রকারে উপায়ক্ত শ্রীর্ত ডি এল্ রিচার্ডসন সাহেব এতংশত্তের সম্পাদনে নির্কুজ হইয়াছেন। যভপি পূর্ব্বোক্ত সম্পাদকের বিচেদে জন্মদাদির হর্ব বিপ্রকর্ম হইয়া বিমর্ব সন্ধিকর্ম, কিন্তু পাঠকবর্ম এ সন্তাবনায় এয়প ভাবনা করিবেন না যে বদদ্ত তজ্জা ক্র হইবেন যেহেত্ ইহার সহচরের সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না কেবল সম্পাদকের পরিবর্জন মাত্র।"

সৈষ্ট বিভাগের কার্য্যও রিচার্ডসনের সমানে চলিয়াছিল। সে মুগে সরকারী যে-কোন বিভাগে কার্য্য করিলেও, কর্ম-চারীরা সংবাদপত্ত-সেবায় নিয়োজিত হুইতে পারিতেন। ১৮২৯ সনের ২৯শে অক্টোবর রিচার্ডসন সৈত্য বিভাগে ক্যার্পেটন বিকলাঙ্গ হওয়ার দরুন তিনি ১৮০৩, भममां करत्न। ১৯শে क्लब्साती. 'रेन्ड्यानिड' (श्रवन नरेए वादा रन। সৈনিকের রণক্ষেত্রে গমন, যুদ্ধ এবং অস্তান্ত কর্ত্তব্য হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল, যদিও কর্মীর তালিকায় তাঁহার নাম রাধা হয়। এইরূপে সৈনিকের করণীয় কার্য্যাদি হইতে অব্যাইতি পাইয়া রিচার্ডসন অতঃপর পরিপূর্ণ রূপে সাহিত্য-চর্চ্চা ও সংবাদপত্ত-সেবার মন দিলেন। निष्ठाताती (गत्कि)'. 'क्रानकां । मध्नी क्र्यान' এवर 'तकन এক্সরাল' নামক সাময়িক পত্র-ত্রর সম্পাদনে রত হইলেন। শেষোক্তথানি তিনি বছলাট-পণ্ডী বেণ্টিছের লেডী নামে উৎসর্গ করেন। রিচার্ডসনের সাহিত্যিক গুণপনার প্রতি সন্মানের নিদর্শনস্বরূপ বছলাট লর্ড উইলিয়ম বে**ন্টিছ** ১৮৩৪ সনে তাঁহাকে নিৰু 'এডিকং' নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরই তাঁহার শিক্ষাত্রত আরম্ভ হইল।

5

সাহিত্য ও সংবাদপত্রসেবীরূপে রিচার্ডসন দেকী বিদেকী বিদ্ধানসমাকে পরিচিত হইরা উঠেন। হিন্দু কলেকের প্রধান অব্যাপক ডক্টর আর, টাইট্লার স্বাস্থ্যতল হেতু ১৮৩৪ সনে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদবধি কলেকের অব্যক্ষ-সভা একজন উপযুক্ত শিকাত্রতীর অন্নসনানে হিলেন। রিচার্ডসন টাইট্লারের অবসর গ্রহণের বিষয় অবগত হইরা শিক্ষা-সমাক্ষের (General Committee of Public Instruction—বাহা পরে Council of Education—এ পরিণত হর) সভাপতি টমাস বেবিংটন মেকলের নিকট এই

শ্রীরক্ষেমাথ বন্দ্যোগাধার সন্ধলিত 'সংবাদগত্তে সেকালের কথা'
 স্ব ৩৩ ( তর সং ), পু. ৩০৩ ।

পদলাভের নিমিত্ত খীর অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মেকলে ১৮৩৫, १ই কেব্যারি তাঁহাকে এই মর্শ্বে লেখেন যে, হিন্দু কলেক্বের অধ্যক্ষ-সভা---যাহার প্রায় সকল সভাই হিন্দু, কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন তেবে শিক্ষা-সমাক্ষের সভাপতি হিসাবে তাঁহার যাহা করণীয় ভাহা তিনি নিক্তরই করিবেন। রিচার্ডসনের সাহিত্যিক ফুতির কণা হিন্দু-প্রধানগণ পুর্বা হইতেই অবগত ছিলেন। তাহারা সানন্দে রিচার্ডসনকে ১৮৩৫ সনের আগষ্ট মাস হইতে কলেজের প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৩৬ সনের শিক্ষা-সমাক্ষের কার্যাবিবরণে তাঁহার বেতন পাঁচ শত টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি এই পদে তিন বংসরাধিক কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ১৮৩৯ সনের ১লা এপ্রিল হইতে মাসিক ছয় শত টাকা বেতনে कल्लास्त्र शिक्षिभान वा खराक्रभम लाख करतन। तिहार्षमन কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে তরুবীধিসমন্বিত একটি উম্বান-বাটকায় বাস করিতেছিলেন। সেধান হইতে প্রত্যহ মধ্যাহে পাকীতে করিয়া কলেজে আসিতেন। অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত इख्यात भत्र इटेटण कलाब-मशनश अथन यथारन अनवार्षे इन অবস্থিত সে স্থলের বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। কলেজ-কর্ত্তপক্ষ তাঁহার বাড়ীভাড়া বাবদ বেতন বাদে অতিরিক্ত এক শত **চল্লিশ টাকা মঞ্চর করিলেন।** 

কলেকে রিচার্ডসনের উপর ইতিহাস, দর্শন এবং সাহিত্য পড়াইবার ভার থাকিলেও তিনি শেষোক্ত বিষয়ই ছাত্র-দের বেশী করিয়া পড়াইতেন। ইংরেকী সাহিত্যের মধ্যে শেক্সণীয়র এবং পোপ ছিল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। এই ছুই বিষয়েই তিনি ছাত্রদের মধ্যেও অন্তর্ম্বপ প্রীতির ভাব উদ্রেক করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আর্ডি ছিল অভ্যুৎকৃষ্ট এবং অভ্ননীয়। মেকলে তাঁহার শেক্সণীয়র আর্ডি ভনিয়া বলিয়াছিলেন,

"If I were to forget everything of India, I could never forget your reading of Shakespeare."

'আমি ভারতবর্ধের সবকিছু ভূলিরা গেলেও আপনার শেক্সপীরর আর্থি ভূলিতে পারিব না।' রিচার্ডসনের অধ্যাপনাপ্রণালী ছিল অভিনব। তিনি আর্থির সহারে ছক্তহ বিষয়ও
ছাত্রদের কাছে সহক করিরা ভূলিতেন। এই সকল বিষয়
তাঁহার কোন কোন ছাত্র পরবর্তীকালে বিশেষ ভাবে উল্লেখ
করিরাছেন। রিচার্ডসনের অক্তম বিধ্যাত ছাত্র ভোলানাধ চক্ত

<sup>\* &</sup>quot;A Professor of English Literature at this Institution from August, 1835, to April, 1839, salary 500. As Principal he receives a house rent free, next the College—140 per month."—Report of the General Committee of Public Instruction, p. 51: "Establishment of the Hindu College as on the 30th April, 1842."

<sup>&#</sup>x27;Captain D. L. Richardson'- এব পাণ্টকা।

হিন্দু কলেন্দে শেষ চারি বংসর (১৮৪৮-৪২) তাঁহার নিকট ইংরেছী সাহিত্য অধ্যরন করিরাছিলেন। অর্ধশতান্দীকাল পরেও রিচার্ডসনের আর্ত্তি সহারে অধ্যাপনার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি লিধিয়াছেন,—

"Both Shakespeare and Pope were taught for my mental stomach at fifteen. But Richardson's excellent reading made them digestible. How shall I describe that reading? Resembling the march of soldiers with a disciplined foot-fall, the rise and fall in the stress of his voice went on smoothing down the difficulties that were slumbling block to my immature capacity, and unravelling the clue of the meaning to its very marrow and core. It proved to be the best commentary and explanation. The elegance, and beauty, and charm of that reading, with the most accurate pronunciation and appropriate emphasis on the most significant words, made an impression which has not yet wornout in me."

স্ক্রম আর্তির দারা ত্বরহ বাক্য বা বাক্যাংশগুলির দুঁটিনাটি ভাব এবং অর্প ও ছাত্রদের মনে রিচার্ডসন গাঁথিয়া দিতে পারিতেন। ভোলানাপ বলেন, কলেন্দের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণকালে একবার তিনি কোনরূপ প্রশাস লা দিয়া শুধু তাঁহাদের আর্তি শুনিয়াই পাঠোংকর্ষ যাচাই করিয়া লইয়াছিলেন।

ভাহার অধ্যাপনা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বস্থা লিধিয়াছেন.—

"আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন (Captain David Lester Richardson) কলেকের প্রিন্ধিপাল ছিলেন। তাঁহার নিকট আমি তিন বংসর পড়ি। তাহার পরে তিনি বিলাত যান। তংপরে ছই বংসর কর সাহেবের (James Kerr) নিকট পড়ি। কাপ্তেন সাহেব ইংরাজি সাহিত্যশারে অসাধারণ ব্যুংপন্ন ছিলেন। সেক্ষপীরর তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি আক্ষর্যারুপে সেক্ষপীরর বুঝাইয়া দিতেন। হামলেটে যেখানে আছে 'That shows its hoar leaves in the glassy stream' সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে জিজাসা করিলেন যে গাছের পাতা সব্জ, 'hoar leaves' এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন ? ইহার উত্তর না দিতে পারাতে তিনি বলিরাছিলেন যে পাতার নিয় ভাগই জলে প্রতিবিধিত হয়, সে ভাগ সাদা।" ধ

রিচার্ডসনের আর্ত্তিও খুব্ই উচ্চাঙ্গের ছিল বলিরাছি। ছাত্রেরা যাহাতে ভাল আর্ত্তি করিতে পারে সেদিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজনারায়ণ এ সহজেও বলেন,— "তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বালা বাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 'Are you going to the theatre today?' তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে কবিতা আরম্ভি বিশ্বা শিখিবার প্রধান স্থান নাট্যালয়। তিনি নিক্ষে তথার গিরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আরম্ভি করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সন্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত । অধন তিনি বিলাত যান, তখন তাঁহাকে আমরা যে অভিনন্দন পত্র দিই, তাহা তাঁহার সন্মুখে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেকে সর্বোত্তম আর্ত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম।"

কলেজের কার্য্যের অবসরে রিচার্ডসনের সাহিত্যসেবাও
সমানে চলিয়াছিল। কলেজে অব্যাপনা তাঁহার সাহিত্যচর্চার বরং সহায় ছইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৮৩৬ সনে
তিনি Literary Leaves প্রকাশিত করেন। বিলাত
হইতে টমাস কার্লাইল প্রকরণানির অর্প্ত প্রশংসা করিয়া
১৮৩৮ সনের ১৯শে ডিসেম্বর তাঁহাকে পত্র লিবিয়াছিলেন।
তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনার প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্ত
বড়লাট বেলিকের মত ১৮৩৭ সনে তংকালীন ডেপ্ট গবর্ণরও
তাঁহাকে 'এডিকং' নিমুক্ত করেন। ইহার পর শিক্ষা-সমাজের
অহুরোধে ১৮৪০ সনের শেষে রিচার্ডসন Selections from
British Prets নামে একধানি সংগ্রহ-পুত্তক প্রকাশিত
করেন। রাজনারায়ণ বহু লিবিয়াছেন, "ঐ সংগ্রহের প্রথমে
ইংরেজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপ
অবচ অতি স্কররণে লিবিত। এই সকল গ্রন্থ এক সমরে
ভারতবর্ষের স্কৃতবিভ সমাজে সর্বজনাদৃত ছিল।"+

দীর্ধকাল একাদিক্রমে একই স্থলে বসবাস করার রিচার্ছসনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশার ১৮৪২ সনে
দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপক্লে গমন করেন। কিন্তু ইহাতেও
বিশেষ ফল হইল না। তিনি কিছুকালের জ্বন্থ স্বদেশে অবস্থান
করাই সাব্যন্ত করিলেন। ইতিমধ্যে কলেকে এমন একটি
ব্যাপার ঘটে যাহার বিষয় সংবাদপত্রেও গভার এবং তিনি
আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়েন। রিচার্ডসন রাজনীতিতে
'টোরী' বা রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। নব্যবদের নেতৃরক্ষ
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ জ্বানোপার্জিকা সভা'র অধিবেশন
কর্তৃপক্ষের অন্থ্যোদনক্রমে সংস্কৃত (বা হিন্দু) কলেকের হলঘরে যথারীতি হইয়া আদিতেছিল। ১৮৪৩ সনের ১৩ই
কেব্রুয়ারীর অধিবেশনে স্থায়ী-সভাপতি তারাটাদ চক্রবর্ত্তীর
পৌরোহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মুধোপাধ্যায় ভারতে ব্রিটিশ

 <sup>&</sup>quot;ননীবী ভোলানাথ চল্ল" পুত্তকে (পৃ. ২৬২-৮০) শ্রীবৃক্ত নম্মধনাথ
 বোৰ The Calcutta University Magazine, July 1894 হইতে
 ভোলানাথের "Recollections of D.L.R." সম্পূর্ণ উত্বত করিরাছেন।

<sup>🕂</sup> স্বাঞ্চনারায়ণ বস্ত্র আত্ম-চরিত, পূ, ২১-২২।

<sup>•</sup> खे, शृ. २२-२७।

<sup>+ 4, 9, 221</sup> 

আদালত ও পুলিশ বিভাগের সমালোচনা করিয়া এক বক্তৃতা পাঠ করেন। যথন সমালোচনা বিশেষ তীত্র হইতেছিল তথন রিচার্ডসন বৈর্ব্য ধারণ করিতে না পারিয়া বলিয়া কেলিলেন, "I cannot allow the hall to be made a den of treason"— 'কলেজ-গৃহকে রাজন্যোহের আগার করিতে দিব না।' মূল বক্তা, সভাপতি এবং আরও কেহ কেহ তাঁহার এই উক্তির নিশাবাদ করার রিচার্ডসন ইহা প্রত্যাহার করিয়া লাইলেন। 'রক্ষণশীল' রিচার্ডসন কিরপে ভারতবাসীর সেবার বিভিন্ন ক্লেক্তে উদারচিত্ততার পরিচর দিয়াছিলেন আমরা ক্রমে তাহা দেখিতে পাইব।

রিচার্ডসন ১৮৪৩ সনের ১৮ই এপ্রিল পর্যান্ত কলেক হইতে বেতন গ্রহণ করেন। ইহার পরেই তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রগণ বিলাত-যাত্রার প্রাক্তানে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র ও একটি প্রীতি-উপহার প্রদান করেন। পূর্ব্বেই বলা হইরাছে, রিচার্ডসনের ইচ্ছাক্রমে রাক্তনারায়ণ বস্থ কর্ত্তক অভিনন্দন-পত্রথানি পঠিত হয়। কলেক্বের ছাত্রেরা রিচার্ডসনের প্রতি কিরূপ গভীর শ্রহা পোষণ করিতেন এবং রিচার্ডসনও যে হিন্দু ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন— অভিনন্দন-পত্র ও তাহার উত্তর হইতে ইহা সম্যক্ প্রতীত হয়। রিচার্ডসনের উত্তরটি এবানে প্রদন্ত হইল.—

My Friends and pupils,-I am sure you will give me credit for feeling as I ought on this occasion, though I am quite unable to express myself as I ought. The very presentation of your warm hearted address and elegant gift implies that you deem me worthy of it: and I certainly should not be worthy of your gratitude and good will, if I did not thoroughly reciprocate those feelings. If you are grateful and cordial—so also am I. The task of instruction has been to me a truly agreeable one, for never had a teacher in any country more carnest, more attentive often looks with an angry eye on disobedient pupilsthe pupils too often see nothing but a tyrant in the the college, the students instead of asking me to lessen their labours and my own, very earnestly solicited that I would double the hours of literary study. I was surprised and gratified. Such an unquenchable thirst for knowledge I have never met with, in the youth of any other country, neither have I anywhere else ever seen so clear and cordial an understanding between the teacher and the taught. A teacher's task therefore when he has Hindoo publis is a peculiarly light and pleasant one, for they are always willing and respectful. It is only necessary for us to roint out the road to knowledge-you need never be driven. Entertaining these opinions you may believe me when I say that I part from you all with the most sincere regret, and in the land to which I am going I shall continue to think of the Hindoo college students, with the deepest interest. Your present will serve in my native land as a morning and evening remembrance of the kind young friends I have left upon these shores. I shall always be delighted to hear of the prosperity of this College, and of all who have received an education, within its walls.

I wish you heartily and affectionately farewell.\*
রিচার্ডসনের এই সমরকার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী
কালে বিভিন্ন কেত্রে খ্যাতিলাভ করেন। প্যারীচরণ সরকার,
আনক্ষয়ক বহু, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বহু, ভূদেব
মুখোপাব্যার, মধুহুদন দন্ত, গৌরদাস বসাক, জগদীশনাথ
রায় প্রমুখ রিচার্ডসনের ছাত্রদের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৮৪৫ সনে ক্লফ্ষনগরে সরকার একটি কলেব প্রতিষ্ঠার আরোজন করেন। রিচার্ডসন প্রত্যারত হুইলে এই বংসর ২৮শে নবেম্বর প্রস্তাবিত কলেকের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কলেক ও ফুল পরিচালনার্থ যে লোক্যাল কমিট প্রতিষ্ঠিত হয়. রিচার্ডসন তাহারও সেক্রেটারী হইলেন। এই সমন্ত্র স্থনামধ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালকার এবং রামতকু লাহিড়ীও সুল বিভাগের শিক্ষক-পদে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। মৃতন কলেকের সংগঠন কার্য্যে রিচার্ডসনের সহায়তা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কলেৰ ১৮৪৬, ১লা কাহুৱারী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সনের নবেম্বর মাস পর্যান্ত তিনি কলেন্তের অধ্যক্তের পদে नियुक्त हिल्लन। भन्नवर्षी फिरमधन मारम निर्माणमन हमली कल्लाब्बर व्यशुक्त इहेब्रा (मथानि চलिब्रा यान। ১৮৪৮ मन्दर পুৰাবকাশ পৰ্যান্ত সেধানে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় হিন্দু কলেকের অধ্যক্ষ ছিলেন ক্রেম্বস কার। রিচার্ডসন সরকারের অনুযোদন ক্রমে ক্রেম্ম কারের সঙ্গে স্বীয় কর্মস্থল . পরিবর্ত্তন করিয়া হগলী কলেজ হইতে হিন্দু কলেজে ১৮৪৮, ২৯শে অক্টোবর চলিয়া আসেন। এই বিষয়ট শিক্ষা-সমাব্দের বাৰ্ষিক বিবরণে ( from 1st May 1849 to 1st October 1849, pp. 3 & 4 ) এইরূপ উল্লিখিত আছে---

teacher in any country more carnest, more attentive and more able students. In Europe the teacher too often looks with an angry eye on disobedient pupils—
the pupils too often see nothing but a tyrant in the teacher. It is very different here. Soon after I joined having expressed a desire to exchange appointments, the college, the students instead of asking me to lessen their labours and my own, very earnestly solicited that I would double the hours of literary study. I was surprised and gratified. Such an unquenchable thirst for knowledge I have never met with, in College on the 29th October, 1848.

কিন্ত এখানে আসিবার পর হইতেই যত রক্ষের গণ্ড-গোলের হ্রেপাত হয়। জনশং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন এবং কলেজে আসা-যাওরার অনিরম সহছে নানারপ গুজুব রটে। সরকারী ভাবে ইহার তদন্তও হইল। শিক্ষা-সমাজের তং-কালীন সভাপতি জন এলিরট ডিক্লওরাটার বেগুন এই ছইটি বিষয়ে রিচার্ডসনের কৈকিয়ং তলব করিলেন। রিচার্ডসন্ কৈকিয়ং লেওরা আত্মসনান হানিকর বিবেচনা করিয়া একে-বারে প্রত্যাগপত্র পাঠাইলেন। শিক্ষা-সমাজ কর্ত্তক প্রত্যাগ-

<sup>\*</sup> Cal. Star, April 14 and The Friend of India, April 20, 1843, pp. 246-7.

প্র গৃহীত হইল। শিকা-সমাকের পরবর্তী বার্ষিক বিবরণে (১৮৪৯-৫০, পৃ. ১৮৫-৬) এ বিষরে এইটুকু মাত্র উল্লিখিত হইরাছে—

"There has been no change in the instructive নবেষর ১৮৪৯ তারিখে লেখেন,—establishment in the past session, Captain D. L. Richardson having resigned the post of the Principal, Mr. E. Lodge was appointed Principal in succession to him."

রিচার্ডসনের পদত্যাগ ব্যাপার লইয়া তবন ছাত্রদের, এমন কি বাঙালী-প্রধানদের মধ্যেও বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। সংবাদপত্ত্রেও বিশেষ বাদাসুবাদ সুরু হুইল। এই সময় শিক্ষা-সমাব্দের সভাপতিরূপে বেথুনের সঙ্গে হিন্দু কলেব্দের হিন্দু অধ্যক্ষগণের ছাত্র ও শিক্ষকরপে দেশীয় প্রীষ্টানদের গ্রহণ করা লইয়া বিশেষ মতানৈক্য ঘটে, এবং শেষ পর্যান্ত রাজা রাধাকান্ত দেব চৌত্রিশ বংসর খনিষ্ঠ যোগাযোগের পর ইহার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিল্ল করিতে বাধ্য হন। বেধুনের প্রতি বাঙালী-अधानरामत विकाभ इध्यात मृत्य এই कात्रभाष्टि विश्वमान हिल, সন্দেহ নাই। ইহার উপর রিচার্ডসনের মত স্রযোগ্য ক্রনপ্রিয় শিক্ষককে কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করাইবার কারণ হওয়ায় তাঁহারা বেপুনের উপর আরও চটিয়া গিয়াছিলেন। রিচার্ড-সনের পদত্যাগের অল্প দিন পরে, ১৮৪১ সনের ১৪ই নবেম্বর তাঁহারা রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদানার্থ একট সভায় সম্মিলিত হুইয়াছিলেন 🛊 রিচার্ডসনকে প্রকাষ্টে সন্মান প্রদর্শন সরকারী নিয়মে আটকাইত। হিন্দু কলেকের প্রায় কৃতি কন উৎকৃষ্ট ছাত্র নিকেনের সাক্ষরে সংবাদ-পত্রে শিক্ষা-সমাক্ষের প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করিয়া এক-ধানি পত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। বেপুন সাহেব সংবাদ-পত্তে জবাব না দিলেও পরবর্তী ২৪শে জামুয়ারী (১৮৫০) অফুটিত সরকারী বিভালয়সমূহের পুরস্কারবিতরণী সভায় এই কার্য্যের জন্ম ছাত্রদের ভং সনা করিলেন। তিনি পত্রোক্ত विश्रदेश अणिवान कतिशा वरलन या, निका-प्रभाक दिन्द् কলেকের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষকে অভিনন্দন-পত্রাদি প্রদানে थि जिसक इन नारे: करमक वरमन शुर्व्य वारमा गवर्ग-মেণ্টই এইরাপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে. বিদায়ী কোন সরকারী কর্মচারীকেই অন্ত সরকারী কর্মচারীরা সমষ্ট্রিগত ভাবে বিদায়-অভিনন্দন बानाहेट পারিবে ना। সরকারী বিভালয়পমূহের ছাত্রদের পক্ষেও ইহা সমানে প্রযোজা ।\*

ি রিচার্ডসন হিন্দু কলেন্দের কর্ম ত্যাগ করিয়া মেটো-'গোলিটান একেডেমি (প্রতিষ্ঠাকাল ১লা এপ্রিল ১৮৪৯) নামক একটি বিভালরে অব্যাপনা-কার্ব্যে ব্রতী হন। বিভাই লয়ের অব্যক্ষ গোবিন্দচন্দ্র দের সহিত উহার ক্রত ছাত্রসংবা) বৃদ্ধি প্রসঙ্গের আলাপনে এই বিষয় জানিয়া 'সম্বাদ ভাকর' ১৫ নবেম্বর ১৮৪৯ তারিবে লেবেন,—

"অধ্যক্ষ কহিলেন হিন্দু কালেৰ হইতে অনেক হাত্ৰ আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের আগমনের এক কারণ উক্ত কালেকের ছইন্ধন প্রধান শিক্ষক কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব ও মণ্টেগ্রু [१] সাহেব এই বিভালরে শিক্ষা দান করিতেছেন, হিন্দু কালেকের নীচন্থ বালকেরা মাসিক পাঁচ টাকা দিয়াও বাহারদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন নাই মিটরো-পোলিটক্যালক একাডেমিতে মাসিক এক টাকা ছই টাকা দানে ঐ ছই প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন…"

এই প্রসঙ্গে ভাশ্বর-সম্পাদকের মন্তব্যটিরও কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি। ইহা হইতে তখনকার সাধারণ ইংরেজ-চরিত্র সধ্বনে কতকটা ইন্দিত মিলিবে। সম্পাদক শেষে লেখেন,—

"আমরা ইহাও বলিতেছি মিটরোপোলিটিক্যাল একাডেমিতে উক্ত সাহেবছরের স্থারিত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস
করিতে পারি না, কাপ্তান রিচার্ডসন এবং মণ্টেগ্র সাহেব হিন্দু
কালেক হইতে বহিন্দু ত হইরাছেন, সেই রাগে এই নবীন
বিভালরে পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহারদিগের ঐ রাগ শান্তির
কোন উপার প্রাপ্ত হইলে আর এস্থানে আসিবেন কিনা বলা
যার না, সাহেব ভাতির প্রতিজ্ঞা প্রায় বাকে না, লাভের পশ
পাইলে অনায়াসে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন অতএব ছাত্রেরা
ইহাও বিবেচনা করিবেন, বরং উক্ত সাহেবছর এই বিভালরে
কতকাল থাকিবেক ইহার এক প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইরা লইলে
উত্তম কর্ম্ম হইবেক।"

'সম্বাদ ভাকরে'র আশকা অমূলক প্রতিপন্ন হইল।
বিচার্ডসন বরাবর হিন্দ্দের প্রতিষ্ঠিত বিভালম্বসমূহের সক্ষেই
মুক্ত রহিলেন। তিনি মেটোপলিটান একাডেমিতে কিছুকাল
অব্যাপনা করেন। ১৮৫০, এপ্রিল মাসে এই বিভালম্বটি
ওরিরেন্টাল সেমিনারির অব্যক্ষ হরেক্বফ আঢ়া ক্রের করিয়া
লন। তথন তিনি ক্যাপ্টেন বিচার্ডসনকে ওরিরেন্টাল
সেমিনারিতে শিক্ষতা-কার্য্যে নিমুক্ত করেন। ওরিরেন্টাল
সেমিনারির অভতম শিক্ষক গুরুচরণ দন্ত ১৮৫১ সনের ৭ই
আগপ্ট বটতলায় ডেভিড হেয়ার একাডেমি প্রতিষ্ঠা করিয়াভিজ্নেন। বিচার্ডসন ওরিরেন্টাল সেমিনারিতে তিন বংসরকাল
কার্য্য করিয়া এই বিভালরে ১৮৫০ সনের এপ্রিল মাসে
সাহিত্যের অব্যাপক পদ্ধে স্বত হন। পরবর্তী মে মাসে

 <sup>&#</sup>x27;मचाम ভाकत', ১৫ नत्वत ১৮৪৯।

<sup>\*</sup> General Report of the Committee of Public Instruction for the Lower Provinces of Bengal for 1849-50, p. 234.

নামট এই তারিখে বার বার এইরপ তুল মুদ্রিত হইরাছে।
 † এই প্রসঙ্গে জীরুত অক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার সম্বলিত 'সংবাদপত্তে সেকালের কথা' ২র থও তৃতীর সংকরণ, পৃ. ৭০৪ মাইবাঁ।

হিন্দু মেট্রোপনিটাম কলেছ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ কথা পরে বলিতেছি।

হিন্দু কলেৰ পরিত্যাগের পর রিচার্ডসন আরও ছুইটি বিষরে হন্তক্ষেপ করেন বলিরা উল্লেখ পাওরা যাইতেছে। তিনি প্রসরক্ষার ঠাকুরের আতৃপুত্র ঘতীক্রমোহন ঠাকুরের (পরে, মহারাজা) গৃহশিক্ষক নির্ক্ত হন। এই সমর 'বেদল হরকরা' সম্পাদনের অরুভারও তিনি গ্রহণ করেন। ১৮৫২ সনে রিচার্ডসনের এই পুতৃক্ধানি বাহির হুইল: Literary Recreations or Essays, Criticism and Poems chiefly written in India.

রিচার্ডসন সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বেপরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র ও সাহিত্য-সেবার ভিতর দিয়া লোকহিতে মন দিলেন এই মাত্র বলিয়াছি। ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার মমত্বোধ ক্রমে সাধারণে বুঝিতে পারিল। হিন্দু কলেজ পরিচালনা লইয়া निका-সমা<del>ত</del> এবং ইহার হিন্দু অধ্যক্ষগণের মধ্যে কিছকাল यादः मनक्याक्षि हिलाए हिल। कल्लास्त्र উপর সরকারী কর্ত্তম এতখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, ছাত্রদের ভর্ত্তি করায়ও তাঁহারা আর হিন্দু অধ্যক্ষগণের মতামত গ্রাহ্ম করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না। তাঁহারা ১৮৫৩ সনের প্রথমে হীরা बुलबुल नारम এक গণিকার পুত্রকে কলেকে ভর্তি করিলেন। ইহা দইয়া হিন্দু সমাৰে ৰোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু-প্রধানেরা হিন্দু কলেন্ধে নিজ সম্ভানদের পাঠানো আছ-মর্য্যাদাহানিকর বলিরা গণ্য করিলেন। এই সময় প্রধানত: कनिकाणा अरहनिश्वेनन्न मख-পরিবারের রাজেঞ্জনাধ দত্তের ২রা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের সাহাযালাভে হিন্দুগণ প্রথম হইতেই সমর্থ इहेलन। के मित्न कल्लाब्द य উদ্বোধন-সভা হয় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন স্থবিধ্যাত আশুতোষ দেব ( ছাতু বাবু)। রিচার্ডসন ছিলেন এই দিনের প্রধান বক্তা। তিনি বক্তায় এরপ একট কলেৰ প্রতিষ্ঠার উদ্বেশ্ন, শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। এই বিভাগারট তংকালীন অন্ত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া যে পরিপুরক রূপে কার্য্য করিবে তাহা বলিতে তিনি ক্রটি करतन नारे। हिन्दू .(মট্বোপলিটান কলেজ আমাদের বাৰীশও ('গুড়গুড়ে ভট্টাচাৰ্য্য') এই সভার একট বভ়তা দিয়া-हिल्लन। এই पिन करलास्त्र खराक-मछाও गठिए इहेल। दावे

হিন্দু মেটোপলিটান কলেকের আহুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত
 আমি 'বাঙলার শিক্ষক' কোঠ, ১৩৫৪-তে লিপিবত করিবাছি।

রাসমণির দশ হাজার টাকা দানের উল্লেখণ্ড এই সভার করা হর।† গুরুচরণ দণ্ডের ডেভিড হেরার ট্রেনিং একাডেমী এবং মতিলাল শীলের ফ্রি কলেজকে ভিত্তি করিরাই হিন্দু মেটো-পলিটান কলেজের কার্যা আরম্ভ হইল।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রথম হইতেই হিন্দু মেটোপলিটান कल्लास्त्र अश्र क-शाम वृष्ठ इहेलन। (म बूर्गत्र कर्त्रकक्रम খ্যাতনামা ইংরেজ শিক্ষকও এখানে আসিরা ভুটলেন। বাংলা শিক্ষক নিষুক্ত হইলেন বিখ্যাত বাংলা নাটক-রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব ('নাটকে রামনারাণ')। বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা এবং বাংলা সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে তিনি ২২শে অক্টোবর, ১৮৫৩ দিবসে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নিকট যে ভাষণ প্রদান করেন তাহা সে সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে। কলেব্দের কোন কোন ছাত্র বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চর্চায়ও পরে অবহিত হুইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রমুখ বিধ্যাত অধ্যাপকগণের শিক্ষার আরু ইহরা তৎকালীন সরকারী, বেসরকারী ও মিশনরী বিভালয়সমূহের ছাত্রেরাও এখানে আসিয়া ভাঁৱ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কয়েক মাসের মধ্যে ইহার ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় এক সহস্র। উমেশচন্দ্র দত্ত ও ক্লফমোহন মলিক কলেকের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত পাকিয়া ইহার পরিচালনায় বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। রিচার্ডসনও কলেক্কের কার্য্যে তন্মন ঢালিয়া দিলেন। মাত্র নম্ন মাদের মধ্যে যে কলেন্দ্রের এত ফ্রুত উন্নতি হইতে পারিয়াছিল তাহার মূলে রিচার্ডসনের কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি। কলেজ-কর্ত্তপক্ষ তাঁহার কৃতিত্বের স্মারক-বন্ধপ একটি চেন খড়ি দেওয়া সাব্যস্ত করেন। তাঁহা-দের পক্ষে সম্পাদকদ্বর ১৮৫৪ সনের ৩১শে জাতুরারী একধানি পত্র লিবিয়া রিচার্ডসনকে ইহা প্রেরণ করিলেন। ইহার উত্তরে রিচার্ডসন ঐ দিনেই সম্পাদক্ষয়কে একখানি পত্ত লেখেন। পত্যোক্ত কোন কোন বিষয় আঞ্চিও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু মেটোপলিটান কলেক প্রতিষ্ঠার বলে त्य हिन्दूरावत जावना, উर्ज्ञांग अवर अर्थ पूर्वमाजात त्रहितारह— তাহা তিনি ইহাতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। রিচার্ডসনের পত্রখানির কিয়দংশ এখানে উদ্ধুত হইল,---

তংকালীৰ আছ কোন শিক্ষা-প্ৰতিষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া
বে পরিপুরক রূপে কার্য্য করিবে তাহা বলিতে তিনি আট
ক্রেন নাই। হিন্দু .মেট্রোপলিটান কলেক আমান্তের
ভাতীর শিক্ষার পীঠহান হইবে, তিনি এই আশাও প্রসক্তঃ
ব্যক্ত করিলেন। 'সহাদ ভাতর'-সম্পাদক সৌরীশহর তর্কবাদীশও ('গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যি') এই সভার একটি বক্তা দিরামিহাতে ভ্রেনিনা এই দিন কলেকের অব্যক্ষ-সভাও গঠিত হইন। রাবী
তি কিন্তু প্রিটিনা কলেকের অব্যক্ষ-সভাও গঠিত হইন। রাবী

<sup>†</sup> The Hindu Intelligencer, May 16. 1853 সংবাদ সভাৱ বিভূত বিবরণ প্রায়ত হবৈছে।

of their country, but permit me to say, the Dutt family in particular must always occupy an Honorable place in the history of this monument of Hindu energy, patriotism and philanthropy. In spite of innumerable obstacles and the evil prognostication of ungenerous enemies and faint hearted friends, Baboo Rajendro Dutt, (zealously supported by his nearest relatives) went to work with a courage, enthusiasm and determination that resembled what are usually regarded as amongst the best characteristics of the European mind. This College has only been opened a few months, and yet it numbers a thousand paying students on its rolls, looks as if it would endure for centuries, and communicate to the people of Bengal a vast amount of intellectual and moral good when all who are now connected with it shall have passed into another world.

হিন্দু মেটোপলিটান কলেকের এতাদুশ উন্নতি দেখিয়া শিকা-সমাৰ কতকটা হক্চকিয়া গেলেন্। তাঁহারা হীরা বুলবুলের পুত্রকে কলেৰ হইতে বিদায় দিলেন, উপরম্ভ হিন্দু-দের মনস্কটির <del>জন্ম</del> নানা উপায়ও অবলম্বন করিতে লাগিলেন। হিন্দু কলেক্ষের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া ছাত্র-বেতনও তাঁহারা কমাইয়া দিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বিরুদ্ধ ভাব অনেকটা বিদুরিত হইল। ১৮৫৬-৫৭ সনে দেখি, শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেকটর হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেন্দের ছাত্রদের পরীকা লইতেছেন। কলেকের অধ্যক্ষ রিচার্ডসনও সরকারী কলেব্দের ছাত্রদের ইংরেকী সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। হিন্দু কলেজ-প্ৰেসিডেনী কলেজ ও হিন্দু ছুল এই ছই ভাগে বিভক্ত হইলে শেষোক্তটির সঙ্গে হিন্দু মেটোপলিটান কলেব্দের মিলনের কথা উঠে। কিন্তু তাহা কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ছাত্রদের পাঠোৎকর্বে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেকের স্থনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাংলা সাহিত্য চর্চার উৎসাহদানের জন্ত কলেজ-কর্ত্তপক ছাত্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট वाश्मा बहनाकाबीटक भएक ध्वर भूबन्धात्र मिनात्र वावश्चा করিলেন। রিচার্ডসনের ছাত্রদের মধ্যে বাঁহারা এই কলেভে অধ্যরন করিরা পরবর্তী কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, ক্রফদাস পাল, ষত্নাথ খোষ, শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রিচার্ডসন যে শুধু কলেকে অব্যাপনা-কার্ব্যেই রত ছিলেন তাহা নহে, তিনি এই সময় সংবাদপত্ত-সম্পাদনাও রীতিমত করিয়া আসিতেছিলেন। দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম হেড়ু তাহার বাহ্য ভঙ্গ হইল। তিনি ১৮৫৭ সনের এপ্রিল মাসে পুনরার বদেশে গমনের কর্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ফাঁহার আশু বিলাত-যাত্রার কথা শ্রবণে ১৮৫৭, ১৫ এপ্রিল ভারিবে 'সংবাদ প্রভাকর' যে মন্তব্য করেন, একটু দীর্ঘ হইলেও এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আমরা শ্রবণ করত: সাতিশর অস্তাপিত হইলাম বে বিখ্যাত স্কৃষি ও পরম পঞ্জিবর স্থলেবক শ্রীয়ক্ত কারেম ডি, এল, রিচার্ভসন সাহেব, চিকিৎসকের পরামর্শাহ্ৎসারে বদেশ গমনের অভিপ্রার বার্য্য করিরাছেন। কাপ্তেন সাহেব এদেশে অবস্থান কালে সাবারণের কি পর্যান্ত উপকার হইডে-ছিল তাহা আমরা লিবিরা ব্যক্ত করিতে পারি না, তাঁহার নিকট অব্যরন পূর্বক এদেশের কত ব্যক্তি স্লেবক ও কবিতা শক্তি প্রাপ্ত হইরাছেন, কত ব্যক্তি ইউরোপীর কবিকদন্থের লিবিত ভাব, রস ও তাৎপর্য্য অবগত হইরাছেন, এবং বিশুদ্ধ অভাব পরিবারণ করিরাছেন তাহার সংখ্যা হর না। তিনি যথন হিন্দু কালেক ও হগলী কালেক ও ক্রফ্রনগর কালেকের প্রিলিপালের পদে অভিষিক্ত ছিলেন সেই সময়ে ঐ কালেক- এরের স্থ্যাতি ক্যোতি: বিকীর্ণ ছিল, রত মহাল্মা বীটন সাহেব. অবিবেচনাপূর্বক কাপ্তেন সাহেবের সহিত বিবাদ করাতে তিনি আপন ইচ্ছাপূর্বক গবর্গমেন্টের শিক্ষালরসমূহ হইতে স্বতম্ব হইয়াছেন, কিন্তু তিনি পরিত্যাগ করণাব্যি গবর্গমেন্টের স্থাপিত কালেকের স্থ্যাতি ক্রমে হ্রাস পাইরাছে।

"কাণ্ডেন রিচার্ডসন সাহেব গবর্ণমেন্টের কার্য্য পরিত্যাপ করিয়া এতদেশীয় ব্যক্তিদিগের স্থাপিত যে নবিজ্ঞানয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন তত্তাবতেরই ছাত্রেরা…নিয়মমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দু মেটোপলিটান কালেক তাঁহায় সংযোগে অতি প্রধানয়পে গণ্য হইয়াছে, অতএব তাঁহায় বিলাত গমনে ঐ কালেকের ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত নিরানক্ষনক বলিতেক্ইবৈক।

"কাপ্তেন রিচার্ডসন যে কেবল বিভালয়ের অধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হইরা এদেশের উপকার করিতেছেন এমত নহে, সম্পাদকীর কার্য্যেও তাঁহাকে একজন অগ্রগণ্য রূপে মাজ করিতে হইবেক, তিনি লেখনী ধারণ পূর্বক বাঙ্গাল হরকরাও লিটরেরি গেক্টে পত্র সম্পাদন করিতেছেন, এবং তাহাতে ঐ উভয় পত্রের যে প্রকার সম্মান রৃদ্ধি হইরাছে তাহা বোধ হর পাঠক মহাশর্মদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত হইরা থাকিবেন। কাপ্তেন সাহেব যখন যে বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিরাছেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইরাছে, তিনি পীড়িত শরীরেও এক দিনের নিমিত লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করেন নাই, সাধারণের উপকারার্থ পরিশ্রম করিরাই তিনি পীড়িত হইরাছেন।…"

ছাত্র-বন্ধু রিচার্ডসনের বিলাত গমনের সংবাদে কলেন্দের ছাত্রেরা বিশেষ বিচলিত হইরা উঠিলেন। তাঁহারা রিচার্ডসনের গৃহে ১৮৫৭, ২২শে এপ্রিল একটি সভার সমবেত হইরা তাঁহাকে একথানি বিদার অভিনন্দন-পত্র এবং আরক চিন্দররুপ একটি বড়িও একটি কলম-দান প্রদান করিলেন। ছাত্রদের পক্ষে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন পরবর্জী কালের প্রবিধ্যাত 'ছিন্দু গেট্রিরট'-সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল। সাধারবের পক্ষে রিচার্ডসনের প্রতিভ ছাত্র পৌরদাস বসাকও একথানি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। কলেন্ত্রে শিক্ষাত্রতীদের পক্ষে অভিনন্দন-পত্র

थानान करतम छैरेनियम मोद्दीर्ज । करनार्व्य व्यश्कर्गण अवर भगमान विम्-श्रवास्त्रता और मनात्र त्याभगम कतिवादिस्त्र । অভিনন্দনের উন্তরে রিচার্ডসন যে বক্ততা দেন তাহা আৰিও चामारमञ्ज मर्च न्मर्न करत् । सम्म वर्च वा वर्तन विराधम स्य क्रिय তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,---

"Our creeds are widely different—our countries are far apart-divided by a world of waters-but we are all the sons of the same Great Father who looks upon us all with equal eye and who bids us love one another—and so we can.

One touch of nature makes the whole world kin."\* ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ প্রীতির সম্পর্ক ছিল বক্তৃতায় তাহারও উল্লেখ করিলেন। তাহাদের মনে 'সাহিত্যামুরাগ উদ্রেকেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন বলেন,---

"More docile, more affectionate, more industrious or more brilliant pupils no teacher could desire. They cannot but do honour to an able instructor if the instructor be true to himself, and use his best exertions and make his duty a labour of love. But I am not only delighted to find that I have won the affections of my pupils. It is also pleasant to me to remember that I have taught them to regard a liberal education as a source of happiness and refinementto love literature for its own sake. I have taught them that the treasures that can be stored up in the small space of a single human skull are more precious and far more secure than those which could be locked up in a thousand iron chests. The riches of the mind are more truly ours than heaps of silver or gold. The riches of the coffer often make unto themselves wings and flee away, but the riches of the mind are a permanent blessing. A rupee is a good thing and a solid one, but a fine thought or a virtuous feeling is better, for it cannot be taken from us by tyranny, or knavery or misfortune. . . . The legacy which a great intellect leaves us, cannot be squandered. The more it is used the better. Intellectual wealth is increased not lessened the more it is diffused or divided. have rejoiced that you have learnt that literature is ever appointed in India, and then it was not by the its own exceeding great reward."\*

রিচার্ডসন কলিকাতার বিখ্যাত 'ফিনিক্স' সংবাদপত্তের मधन-मरवाममाण इरेया यान। विलाख खरशानकात्म जिनि তাঁহার ছাত্রদের সঙ্গে যে পত্র-ব্যবহার করিতেন তাহার व्यमान चाट्य। मञ्जूष्टक मूर्याभाषात्त्रत्र अक्यानि भरत्त्र छेल्दत কলেকের প্রতিষ্ঠাতা দত্ত-পরিবারের আর্থিক বিপর্বারের भरवारि **धवर करलास्यत खिवश वित्व**रना कतिया विरम्ध इ:ब প্রকাশ করেন। রিচার্ডসন বিকলাঙ্গ হওরার সৈত্র বিভাগের

প্রয়েশ্বনমত কার্ব্য হইতে খব্যাহতি পাইরাছিলেন বটে, কিছ এতদিন তিনি ইহার অদীভূত ছিলেন। এই পত্রধানি হইতে জানা যাইতেছে, তিনি এতাদুশ পদ হইতেও অবসর গ্রহণ করিরাছেন। তবে তিনি গবর্ণমেণ্ট হুইতে খংসামাল 'ইনভ্যালিড' বা বিকলান্দ হওয়ার দক্ষন যে পেন্সন পাইতেছিলেন তাহা আন্দীবন পাইবেন। তিনি আরও লেখেন যে, সৈত্তবিভাগ হইতে পদত্যাগ করিলেও ভারতবর্বে ফিরিয়া যাইতে তাঁহার কোন বাধা নাই।

বিলাভে ছুই বংসর থাকিয়া রিচার্ডসন পুনরায় ১৮৫৯ সনে ভারতবর্বে চলিয়া আসেন। বাংলার তংকালীন ছোটলাট সার বন শিটার গ্রাণ্ট তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেব্রের সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার এই পদে নিমোগের কয়েক মাস পরেই ভারত-সচিব ইহাতে বাদ সাধি-(लन। जिनि এই युक्ति (प्रथाहेशा এই निरङ्गार्ग मण्यार्क) আপত্তি জানান যে, রিচার্ডসন সরকার হইতে 'বিকলাক' পেন্সন পাইতেছেন, তাঁহাকে নৃতন করিয়া কোন সরকারী কর্মে নিযুক্ত করা চলিবে না। রিচার্ডসনকে অগত্যা অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিতে হইল। তিনি ১৮৬১ সনের ক্ষেত্রারি মাসে চিরতরে ভারতবর্ষ ছাভিয়া চলিয়া যান। এই মাসের ৫ই তারিবে গুণমুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্রগণ তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন তো দিলেনই, তছুপরি শ্রদ্ধাপ্রীতির নিদর্শনযুদ্ধপ তাঁহাকে এককালীন চারি হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দিলেন। ছাত্রদের অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে এবারেও তিনি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। হিন্দুদের নিকটে যে তিনি কত ধানী বক্তার এক অংশে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে.—

"His Honour the Lieutenant-Governor was lately pleased to state in a public document that I was known as an earnest labourer in the cause of Indian education long before it was so popular and well-cared for as it is now. I was the first Principal of a College Government but by a Committee of Natives. Lord, then Mr., Macaulay, though President of the Council of Education, could only recommend me to the Natives—which he did most generously—but it was the Natives who elected me from very many candidates-and this, perhaps, is not forgotten, though it happened exactly a quarter of a century ago. I have still in my possession Mr. Macaulay's reply to the application for my appointment. It is to the Natives then that I owed my first appointment as Principal of a College; Macaulay, you see, generously encouraged at the rising of the curtain; and you have kindly cheered me at the fall of it."\*

<sup>\*</sup> The Bengal Hurkara and India Gazette, April 24, 1857.

<sup>\*</sup> The Calcutta Review, January, 1906. "Captain David Lester Richardson." By S. C. Sanial.

বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে সার জন উইলিয়ম কে কর্তৃক Allen's Ov rland Mail ও Homeward Mait সম্পাদনার তাঁহার সহকারী রূপে রিচার্তসনকে নির্ক্ত করেন। এই কে সাহেব এক সময় রিচার্তসনের 'ক্যালকাটা লিটারেরী গেলেটে' লেখা মল্প করিতেন। তিনি পরে 'ক্যালকাটা রিভিয়্ব'র সম্পাদক এবং সিপাহী মুন্ধের ইংরেলী ইতিহাসকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। Sunder's und Oil e's Orient if Budget নামে একখানি সংবাদপত্ত্রও রিচার্তসন সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ('হিল্মু পেট্রিয়ট'—১৪ এপ্রিল ১৮৬২)। 'ourt Circu'ar নামে একখানি সংবাদপত্ত্রের বন্ধ ক্রয় করিয়া ইহার সম্পাদনায়ও তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন ইহার পর একবার ভারতবর্ষে

ভাগমন করেন। 'সন্বাদ প্রভাকর' (১০ মে, ১৮৬৫) –এর মতে তিনি ১৮৬৫, যে মাসে কলিকাতা হইতে বদেশবাত্রা করিয়া–ছিলেন। এই সনের ১৭ই নবেম্বর তিনি ইহধাম তাাগ করেন। রিচার্ডসনের মৃত্যুর বহু বংসর পরে তাঁহার অগুতম প্রিয় ছাত্র রাজনারারণ বস্থ আত্ম-চরিতে (পৃ. ২৩) লিখিয়াছিলেন, "তাঁহাকে মরণ হইলে কি পর্যান্ত ভক্তিও প্রেম উচ্চ্ সিত হর বলিতে পারি না—তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না—কিন্ত তথাপি হয়।" নিজের ব্যক্তিগত দোষক্রটি সম্বেও যে শিক্ষক ছাত্রের মনে তংপ্রতি এইরূপ ভক্তিশ্রদা স্থায়ীও অটুট রাধিতে পারেন তিনি সকলের নমস্ত। রিচার্ডসনের মৃত্যুর পচাশী বংসর পরেও তাঁহার ফ্রতির কথা মরণ করিয়া আমরা নিজেদের ব্যান্ত বর্ষা করি।

# ব্যর্থ সাধনা জীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

কু শীতার রথমাত্রা। পথে পথে মেলা বসে তার,
মেবারত অমানিশা নামে লয়ে গাঢ় অন্ধকার।
দেবতা বিদার নিয়ে অন্তহিত দিগন্তের ভালে,
শুন্ত বেদীবৃলে তাই কেহ নাহি সন্ধা-দীপ আলে।
নির্মাণিত প্রবক্ষোতিঃ, ক্ষোতিছের নাহি অবশেষ,
কননীর হারপ্রান্তে সন্তানেরে বলি দের হেষ।

শুনিলাম কঠে কঠে নব যুগ এলো আজি ছারে,
পুরব গগনে চাহি নতি আমি জানালেম তারে।
ব্যথ মোর সে প্রণাম, ব্যথ হোলো জীবন-স্থপন,
মানবের কঠ রোধি দানবের নির্দাম চরণ
দেখা দিল কুর হেসে! এরি তরে এত আয়োজন,
এত ত্যাগ, এত প্রেম, জীবনের সব সমর্পণ।

ব্যর্থ তার কুলে বসে চেরে থাকি একা—
হৈ স্থলর, হে শাখত, এ কি বেশে দিলে আৰু দেখা !
সত্যে অমুরাগ নাই, নাই শ্রন্ধা, নাই ভালবাসা,
বার্থ নিরে রেষারেষি, বুকে বিষ, শাঠো ভরা ভাষা ;
মেরুদণ্ড ভেলে দিরে গভিবারে বুকে-ইাটা প্রাণী
হলা-ভরা কলা-ভালে দিকে দিকে চলে কানাকানি।

এ কি আৰু কাগরণ, এরি তরে আগমনী গান পেরে পেল কবি যারা, বীর যারা দিরে গেল প্রাণ । বীণাপাণি বীণা হাতে বপ্পে মোর বাকাইল বীণ, আশার কুহকে তুলি' ক্পিলাম ব্যর্থ এত দিন। তুথা-পাত্র লবে দেবী আসে নাই, উঠেছে গরল, পৃষ্ঠিল সাগরে ওঠে তরকের স্থণ্য কোলাহল। খাশান স্কীর লাগি' আরোজন দেবীর দেউলে, হোমাগ্নি নিভিন্না যার, দাবানল জালার বাড়লে। বাণীর বীণার তন্ত্রী ছিঁডে ফেলে তোলে অটরব; ক্রবির-লালসাময়ী বিভীষিকা নাচিছে তাওব; অন্ধকার প্রান্তবের প্রান্তে বিস' শক্নি শিবার ভোজের প্রাচর্য্যে মাতি' মদমত জন্ম-গান গায়।

অবশেষে এই পথে উৎসবের জন্ধ-যাত্র। রখী !
কুশ্রীতার উপচারে দেবতার করিবে আরতি ?
ধুণ্য যাহা বরেণ্য তা—এই বাণী মুর্ত হবে আজি ?
পঙ্গ-স্রোতে অবগাহি' এ কি বেশে দেখা দিলে সাজি' ?
জাগিয়া নম্ন মেলি' যারে আমি ভালবাসিলাম
দলিত সে চক্রতলে নিশীড়িত প্রথম প্রশাম !

দিগন্তের প্রান্ত হ'তে ভেসে-আসা অনন্ত আহ্বান আমি যে শুনেছি রাতে, কণ্ঠ মোর গাহিয়াছে গান আমার একেলা কোণে। মুং-পাত্তে সন্ধ্যা-দীপ সম বন্দনার নতি-ভরা, দেখেছি যে হে সুন্দরতম, আধার পাধার মাঝে বিচ্ছুরিত একটু আলোক— দীর্ণ-শিধ কন্দ্র দীপে পূর্ণিমার পরম পুলক।

সে কি মিধাা, সে কি মিধাা ? সত্য হবে হাছ।কার শুধু ?
অন্তহীন আদিনার পড়ে রবে মরুভূমি ধৃ ধৃ ?
কুত্রীতার শত কণা উগান্নিবে বিষ সর্কনাশা ?
ব্যর্থ হিরে মরে যাবে অমৃতের হুরস্ক পিপাস। ?
অন্ধকার কারা-কঞ্চে শ্রম লভে শিশু ভগবান—
সে কি মিধাা ? তার লাগি' কোন কণ্ঠ গাহিবে না গান ?

# **ৰনচারি**ণী

### । एवरी अभाग जांग्र कोंगूजी

ঘটনাট দাকিণাত্যে চোলরাজ্যের সীমাজে, প্রার ছর শত বংসর পূর্বেষ ঘটরাছিল। ঐতিহাসিকদের বিবরণে বির্তিট বাদ পড়ার লিখিতে বাধ্য হইলাম। বক্তব্য বিষয় ঐতিহাসিক-দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হইলে ঘটনাচক্রকে দারী করিতে হইবে।

বসন্ত সমাগমে, বনক্লের মধ্র গন্ধ মুছ সমীরণশোতে আত্মসমপ ন করিয়াছে। বছু কুহেলিকার অন্তরালে বনস্তি ইমং চঞ্চল, যেন বনলতার গাচ আলিঙ্গনকে অধিকতর ঘনীভূত করিয়া লইতে চায়। জ্যোৎস্লালোকে বনভূমি ভয়াল ও স্পরের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে—উভয়ই আপন রূপে আত্মহারা, আবেঙনী রহন্তপূর্ণ।

প্রস্থাতির রহস্ত উদ্বাচনের ক্ষাই যুবরাক্ষ মল্লরাও উচ্চ টিলার উপর বসিয়াছিলেন। অরণ্য বেইন করিয়া যে শৃলার-রসের তরপ উঠিয়াছিল তাহার সহিত যুবরাক্ষের চিত্ত মিল খুঁকিতেছিল। গোপন কথার স্থা অমুসন্ধানের নিমিওই তিনি য়গয়ার শিবির হইতে দুরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, চিতকে চঞ্চল করিয়া ত্লিতেছিলেন, ভয়ালকেই স্করে দেখিতেছিলেন।

টিলার পাদস্লেই নিবিড বনানী, তাহারই ছায়ায় গতিশীল সন্দেহের বন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করার, মুবরাজ শরসদ্ধান করিলেন। অলস্পালনে অস্তব করিলেন জাত্ব হুইটি জড়বং হুইয়া গিরাছে। দীর্ঘলাল নিশ্চল অবস্থায় একই স্থানে বসিয়া থাকায়, রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতি রে!ব হুইয়াছিল, তছুপরি দেখিলেন বাম জাত্বর কিয়দংশ খোর ক্ষুণ্ডবর্গ বারণ করিয়াছে—বর্ণও সচল, বিশ্বমক্র দৃষ্ঠ। পরীক্ষা করিতে বাহির হুইল, মসীকালো পিশীলিকায় বাহিনী একত্রিত হুইয়া গত কালের উন্মুক্ত ক্ষতের উপর নির্ফ্রিবাদে নরমাংস আহারের ব্যবহা করিয়া লইয়াছে। সহস্র সহস্র হিংস্র কীটের ভোজনসন্মেলন, তাড়াইলেও পালাইতে চায় না। বছ চেপ্তায় পরিত্রাপলাভের পর রক্তপ্রাব রোব করিবার নিমিত ক্রমাল দায়া দংশনের স্থানটি ঢাকিতে যাইতেছিলেন। যথাছান স্পর্ল করায় ব্রিলেন ক্ষত গভীর হুইয়া গিয়াছে, এত গভীর বে বছলেন্দ একটি আছুল গহরের চুকিয়া য়ায়।

নিক্ষের প্রতি বিকার আসিরা গেল। ভাবিতে লাগিলেন মুগরাছলে এইরূপ অঞ্চননত্বতার সংবাদ পাইরাও নরভুক শার্দ্দ কেন বে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হর নাই, আক্টরের বিষয়।

সন্দেহের স্থানটি প্রথর দৃষ্টির ভিতর আবর রাখিরা অপ্রসর

হইতে লাগিলেন। রসিক ব্যাধের ভরে নামিরা আসার র্বরান্ধ ভিন্ন জীব হইরা গিরাছিলেন। হিংল্ল পশুর মৃতই সন্দেহকে সাধী করিরা, প্রতিটি পদবিক্ষেপ সংযত করিতেছিলেন। গমনকালীন কটিদেশের তরবারির খাপ প্রতিনিরত শিলার সহিত সংঘ্রিত হইতেছিল। অবন্তিকর শব্দে বিরক্ত হইরা বগত বলিরা কেলিলেন,—এতগুলি অরে সুসন্ধিত হইলে শিকারীকেই শিকার হইতে হয়। এই অবস্থার কোন জ্বু নিকটে আসিয়া পভিলে আস্বরক্ষাও অসম্ভব। বীরের রাজ্ঞসিক শোভা তাঁহার নিকট বিভ্যনা হইরা উঠিল। নিরুপার হইরাই তরবারিসহ কটিবদ্ধ খুলিরা কেলিলেন। লবুতার হইরা মাত্র করেক পদ অগ্রসর হইরাছেন, দেখিলেন, বিশাল শার্দ্ধ, অতি নিকটেই রক্ষছারার তলদেশ হইতে বাহির হইরা আসিতেছে। তাহার গতি শিকারাথেষীর নহে, পদক্ষেপ পলাতকের, যেন কোন ছব্দ্ধে বিতাছিত হইরা নিরাপদ স্থান শুঁকিতেছে।

ভূণ হইতে তীর সংগ্রহ করিয়া, সবে ধশ্বকের সহিত যোজনা করিয়াছেন, এমনি সময় শার্দ হলার দিয়া শুডে লাকাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই আর একটি জীব তীরবেগে वारचत्र नित्क ছूটिया शिन-वत्राट् वाचरक आक्रमण कतियारह, বীরের সম্বর্জনায় বীর আসিয়াছে, মল্লযুদ্ধ ভয়ন্ধর হইয়া উঠিল। এমতাবস্থায় কোন্টিকে মারা সঞ্চ, যুবরাক স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, জকমাৎ বাধ ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। বরাহ এইবার মুবরাজের দিকে ফিরিয়াছে, ভয়াল রূপ, চলিতে চলিতে হঠাং দাভাইয়া ঘাইবার ভগী দেখিয়াই মুবরাজ वृतियां ছिলেন, এই মুহুর্তে তীর না চালাইলে, বধা ও ব্যাবের मात्व राज्यान जित्राहिक इरेश यारेत । कालक्ष्म ना করিয়া বন্ধকে টকার দিলেন। ত্রিফলা ভীর বায়ুবেগে বরাছের माथा विश्व कतिया पिन। कन इरेन विभर्तीछ। जाउन विश्व हरेबा ७ थनन भन्नाक्रममानी मांजान यूननात्कत नित्क (नर्ग ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মুবরাক কিংকর্তব্যবিষ্ট হইয়া গেলেন, অন্ত শর তৃণের ভিতরেই রহিয়া গেল। পুনরায় অস্ত প্রয়োগের সময় পর্যান্ত পাওয়া গেল না। বরাহ করেক হাতের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। অতি নিকটে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়া মুবরাক্ষ চক্ষ্ মুদ্রিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাংসল ভারী ওক্ষনের পতন শব্দ শুনিলেন ঠিক ঠাহার পদ-তলে অবচ তাঁহার দেহে এতটুকুও আঘাত লাগিল না। চকু উৰীলিত করিতে দেখিলেন যুপকাঠে বধ্য জানোৱারের মতই প্রাণবিয়োগের পূর্বে যাতনার নির্দেশ দিয়া বরাহ অসাভ হইরা গেল। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে মুবরাক আন্ধ্রগরিমার ক্ষীত হইরা উঠিলেন। কিন্তু সান্ধ্রনা হারী হইল না। বরাহের মাধার বিন্ধ তীর হাড়া আর একটি অল্প দেধা যাইতেছে; হাদরের কেন্দ্রে ভূলোকার বল্লম, বরাহকে একদিক দিরা বিন্ধ করিয়া অপর দিকে বাহির হইরা গিয়াছে।

যুবরান্ধ রোষে আত্মসংযম হারাইলেন। কাহার এত বড় স্পর্কা যে তাঁহার শিকারে ভারীদার হইতে চায় ? আদেশ করিলেন, কে আমার শিকারে বল্লম চালাইয়াছ, শীদ্র বাহির হইয়া আইস অন্তথার কঠোর দও বোষিত হইবে।

উত্তর যাহা আসিল তাহা বামা কঠের হাসি-অবজ্ঞার হাসি, তাহার পরেই শুনিলেন শুষ্ক পত্রের মর্শ্মরধ্বনি। শব্দ দ্রুত অরণ্যের গভীরতার দিকে চলিয়া যাইতেছে। যুবরাব্দের আদেশ লঙ্খন, তাহার উপর অবজ্ঞার হাসি, মলরাওয়ের আগ্নাভিমানে প্রচণ্ড আবাত লাগিল—পলাতকের গতি অহুমান করিয়া তীর চালাইয়া দিলেন। ঈপিত স্থানেই তীর গিয়া আঘাত করিল, সঙ্কেত পাইলেন করুণ আর্ত্তনাদে। নারীর কাতর পরে যুবরাজ সচকিত হইয়া উঠিলেন, কালকেপ না করিয়া ব্দেশনের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্র আসিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার মন্তিকে বাতুলতার ক্রিয়া হরু হইয়াছে। যে স্থানে দিবালোকের প্রবেশপথ রুদ্ধ সেই গভীর অরণ্যে তিনি কিসের সন্ধানে চলিয়াছেন ? স্থির চিস্তার অসম্ভবকে সফল করার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের বাহিরে আসার ক্ষন্ত ফিরিলেন। বাহিরে আলোর দিকে দৃষ্ট রাখিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, কেহ তাঁহাকে অহুসরণ করিতেছে। পদবিক্ষেপ মাহুষের यज, नि:मरम्बर दरेवात निमिख हला दर्शाए बामारेशा जिलन, অহুসরণও সঙ্গে দক্ষে থামিয়া গেল। আবার আগাইতে লাগিলেন, পুনরায় অহুসরণকারীও চলিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া জন্মার অভিজ্ঞতা সঞ্চর করিতেছেন, কথনও এই জাতীয় অমুবিধার সহিত পরিচয় হয় নাই। যুবরাজ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন, মনে হইতে লাগিল তিনি অলৌকিক শক্তির কবলে পড়িয়া গিয়াছেন—অদুর অফুসরণকারী তাঁহাকে অভানা অনিশ্চিতের পানে টানিতেছে। অস্বাভাবিক প্রভাব হইতে নিছতি পাইবার জন্ম তিনি নিজের সচিত কথা বলিতে আরম্ব করিয়া দিলেন। লোকালয়ে এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে কেহ দেখিলে বাতুল বলিয়া মনে করিত।

আপদ মনে কথা বলিতে বলিতে আরও থানিকটা অগ্রসর হইলেন। অন্থসরপকারীর আর কোদ নির্দেশ পাওরা যাইতেছে না। মানসিক হর্মকোতার জন্ত নিজের কাছেই লক্ষিত হইলেন। জনল হইতে বাহির হইরা পড়ার মরকার ছিল, কিন্তু বে আলোক এতক্ষণ বাহিরের পথগ্রদর্শক ইইরাছিল তাহা অপসায়িত হইরাছে, চতুর্দিকে বার অক্কার, হানে হানে চল্রালোক তীক্ষণার বল্পনের কলার মত উপর হাইতে পঞ্জাবরণ ভেদ করিয়া মাটতে বিদ্ধ হাইয়া আছে, আলো জ্যামিতিক সরল রেখার মতাই নিরেট ও সোকা। ছটার বিভার অত্যন্ত বল্প পরিধির মধ্যে আবর। দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ করিতে হাইলে, বেশ থানিককণ লক্ষ্য-বল্প নিরীক্ষণ করিতে হার। মুবরাক প্রটুকু আলোর উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে লাগিলেন। করেক পদ মাত্র গিয়াছেন, পিছন হাইতে কেহ সাবধান করিয়া দিল, "আর অগ্রসর হাইও না, রাক গোক্রমা নৃতন রাণীর সন্ধানে বাহির হাইয়াছে।"

সতৰ্কতার বাণী থামিয়া গেল: বনভূমি নিন্তৰ, বায়ুর গতি প্রায় নিক্তন, নিকটেই কোন স্থান হইতে গলিত মাংসের পৃতিগন্ধ আসিতেছে—নিশ্চয় বাধের দারা নিহত কোন कारनाञ्चादत्रत । कपूरत विशाक भतीयरभात (कांमरकांभानि, সামনেই বাঘ এবং পিছনে প্রেতলোকের বাণী। অপুর্ব যোগাযোগ, মৃত্যু যেন সমারোহ করিয়া তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিয়াছে। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিকটেই মাংসভূকের ভোকন-শন্দ শুনিবার প্রত্যাশায়। কোনরপ সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বাঘ তাহা হইলে আহার পরিত্যাগ করিয়া মামুষের গতিবিধি জানিবার জগু নিকটেই কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে: জন্তুটির আক্রমণরীতি বরাহের মত নয়, সন্মুখ ছন্দে তাহার অভ্যাস নাই অক্সাৎ আড়াল হইতে শিকার ধরাই তাঁহার নীতি। এইরূপ অবস্থায় বৃক্ষের উপর আগ্রহ না লইলে, বাঁচার আশা অনিশ্চিত। ভাগ্যগুণে নীচ ভাল নিকটে পাওয়ায়, গাছের উপরে উঠিয়া যাওয়ার বিশেষ অমুবিধা হইল না। যেখানে আসন গ্রহণ করিলেন সেখানে বিশাল সরীমূপ বাতীত অনা কোন হিংল করে আসার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি সতর্কতার প্রয়োভন থাকায় কোষ হইতে ছোৱা বাহির •করিয়া সামনের শাখার বিশ্ব করিয়া व्राधित्मन ।

বায়ুর গতি থামিয়া গিয়াছে, নিডকতা চতুদ্ধিক হইতে ভারী ওজনের মত তাঁহাকে চাপিতে সুরু করিয়াছে। কোন দিকেই প্রাণের সাড়া নাই, রাত্রি নিরুম। যে-কোন প্রকারের বিমানো অবস্থা যুবরাজের পক্ষে পীড়াদায়ক। যুবরাজের বাহিরের রূপ দেবিয়া বুবিবার উপায় নাই যে তাঁহার ভিতরে একট হুর্জান্ত জীব বাস করে। বিপদের সহিত খেলায় তিনি স্নিপ্ন। যে বিপদ সন্মুখ হইতে জাসে তাহার সম্বর্জনায় যুবরাজকে কখন কেই পক্ষাংপদ হইতে দেখে নাই। শিকারে বাহির হইবার সময় কখনও দেহরকীকে সঙ্গে লব নাই।

ষে সময় বিমানোর ভাব তাঁহাকে গ্রাস করিতে উভত সেই সময় চাঞ্ল্যের স্থ্রপাত হইল—ভনিলেন বীণার বস্থার, তংসহ মারীর কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠবর। বরকে সুর অস্থ- সরণ করিতেছে, স্থর চলিয়াছে বৃদ্ধনার দিকে। বসস্ত রাগ বৃদ্দের গন্তীর ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া তানকে তরলায়িত করিয়া তুলিয়াছে। স্থরের বিন্তার কথন খাদে নামিতেছে, কথন অন্তরার চড়া পর্দায় উঠিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধনায় আবেষ্টনী মদির প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

হুর মুবরান্তকে নেশাগ্রন্ত করিয়া কেলিল, তিনি যেন মাতাল হইয়া উঠিলেন। ভয়াল অরণ্য তথন তাঁহার নিকট পুল্পোভানে পরিণত হইয়াছে ; যুঁই, বেল, মল্লিকা, রন্ধনীগন্ধা একত্তে গৰু ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। অপুর্বে রসকেন্দ্রে যুবরাকের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিমানোর কবল হইতে মুক্তি পাইয়া তরুশাখা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। ও গন্ধকে অঞ্সরণ করিষা তিনি চলিতে লাগিলেন। গম্য স্থল निर्फिष्ठ मा इरेलिए क्राय क्राय भवत्त्रथा वाहित इरेश जानिए-हिल। वहक्र हिला व्यवस्था किन एक वहक्रामा क আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে অন্ধকারে দৃষ্টি অনেকটা অভ্যন্ত হইয়া আসিয়াছিল, সামনেই দেখিলেন পা্যাণের স্থাপত্য নিরেট, বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, প্রবেশ-পথও অদৃশ্র। এই সময় সুর ধামিয়া গিয়াছে, তংপরিবর্ত্তে বছ নারীর মিলিত হাসির শব্দ শুনা যাইতেছে, শ্লেষের অভিব্যক্তি ? খ্বরাজ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে নারী তাঁহাকে রসমদিরায় নিক্ষেপ করিয়া এই রহস্তের স্ষ্ট করিয়াছে, তাহাকে যে-কোন প্রকারে খুঁজিয়া বাহির করিতে व्हेर्य ।

হাসি আর ওনা যাইতেছে না। যুবরাজ দেয়ালের চতুৰ্দিকে প্ৰদক্ষিণ হস্ক করিয়া দিলেন। কোন দিকেই প্ৰবেশ-পথ বা জানালার চিহ্নমাত্র নাই। এক বার ছই বার বছ বার चूबिलन, कान किहार कनवर्ती इरेल ना। ताथ हाशिया शंन. পণ করিয়া বসিলেন প্রাভ:কালের প্রধ্ম কাব হইবে এই পাধাণত পকে ভূমিসাং করিয়া কেলা। যে কয়ট হতী সঙ্গে অাসিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে কার্যটি সম্পন্ন করা অসম্ভব নর। এই সঙ্গল করিয়া ফিরিতে উন্মত হইয়াছেন, এমন সময় ধীণার ভারে পুনরায় ঝন্ধার উঠিল, শব্দ যেন ভূগর্ভ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া আসিতেছে। বন্ধ বায়ু ও অভেন্ত পাধরকে অতিক্রম করিয়া যে ধ্বনি উপরে উঠিয়া আসিতে পারে তাহার সহিত মরলোকের কোন যোগ থাকা কি সম্ভব ? মুবরাজের মত পাহসী পুরুষেরও মন বিচলিত হইরা উঠিল। তবে কি এই স্থাপতা কাহারও সমাৰি ? লোকান্তরিতের অবিঠানস্থল ? यूरताच करिएकत बग्र एक इरेबा (गरमन, नदीद दामाकिए হইয়া উঠিল, দ্বির হইয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ঘটনার ক্রমবিবর্ত্তন দেখিবার জন্ত। নৃতন কিছু ঘটন না। মুবরাজ ইতিমধ্যে অনেকটা ধাতত্ব হইয়া আসিয়াছিলেন। উদ্ভেজনা ও ভরের মাবে সামঞ্চ খুঁ জিতে লাগিলেন। এইটুকু বুরিয়া-

ছিলেন রাত্রিবাস অরণ্যের ভিতরেই করিতে হইবে। দিগ্ডান্ত অবস্থার খাপদসঙ্ক অরণ্যে পথ শুঁকিতে যাওরাটা বতই সাহসের হোক স্থবুদ্ধির পরিচারক নর। সমাধির উপর-দিকে তাকাইলেন—সেধানে দৃষ্টি চলে না। অতিকার রক্ষের শাখা-প্রশাখা সমাধিত্ব পকে এমন ভাবেই বিরিয়া রাধিয়াছে যে, স্থাপত্যের শেষ দেখিবার উপার নাই। অগত্যা গাছের উপরেই উঠিয়া পছিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া জাসিতেছিল, কখনও কখনও বয় कूकृष्ठे ही कात्र बात्रा अत्रत्गत निखक्तात्क विह्निण कतिश তুলিতেছে। উধা-সমাগমের আভাস পাইয়া, যুবরাক তক্রার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া রক্ষ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছিলেন—নীচের দিকে দৃষ্টি পঞ্চিতে মনে হইল যেন কেহ সমাধির ভিত্তিতল হইতে মাটির উপর উঠিয়া আসি-তেছে। যে উঠিয়া আসিতেছিন, সে নারী, অবগুঠনবতী, দক্ষিণ হুতে তাহার বল্পমের মত একটি তীকুধার অন্ত্র। নারী উপরে উঠিয়া যে ভাবে সমাধির আশে-পাশে ঘুরিতে লাগিল তাহাতে মনে হইল কিছু বা কাহাকেও খুঁ ব্ৰিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নারী স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং উত্তরীয় মাটিতে কেলিয়া দিয়া নীচু হইয়া দেয়ালে ঠোকা মারিল—সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালগাত্র হইতে একটি দ্বার খুলিয়া গেল। নারী ভিতরে ঢুকিয়া তখনই বাহির হইয়া আসিল। বল্পন প্রাচীরগাত্তে ঠেসান দিয়া চক্মকির সাহায্যে ছিন্ন বন্ত্রে অগ্নি-সংযোগ করিল—সঙ্গে সঙ্গেই আগুন সহজেই ধরিয়া উঠিল। খলস্ত অগ্নি সবলে দুরে নিকিপ্ত হইতেই পতনম্বলে মুহুর্তে আগুন লাগিয়া গেল।

আগুন ক্রমাররে কলেবর বিস্তার করিয়া চলিল, দেখিতে দেখিতে একট শুক্ক বনলতা সহক্রেই অগ্নিকে বৃক্ষ্ট্রার দিল। বনে আগুন ছড়াইয়া পভিতে আর বিলম্ব নাই। মুবরাক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন বৃক্ষ্ণাধার বসিয়া থাকিলে কীবন্ধ অবস্থার অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। নারী মানবী হউক বা ডাকিনী হউক, ঐ সমাধির ভিতর আশ্রম্ম লগুয়া উপস্থিত বাঁচিয়া যাওয়ার একমাত্র পদ্মা। উপর হইতে আদেশ করিলেন বল্পম দুরে কেলিয়া দাও অক্সধার তীর দিয়া বিদ্ধ করিয়া কেলিব।

নারী হয়ত সদ্ধানের বন্ধ দেখিতে না পাইয়া অপ্তমনত ছিল।

বৃক্ষ্যুত্বা হইতে অপ্রত্যাশিত আদেশ শ্রুবণে তাহার কিঞিৎ
সচকিত ভাব দেখা গেল, ক্ষণিকের ত্রন্ততা—পরক্ষণেই নারী
বল্পন দেয়াল হইতে তুলিয়া দৃচ মুক্তির ভিতরে ধরিল এবং উপরদিকে তাকাইল। মুখে ক্রুর হাসির রেখা স্পষ্ট হইরা উঠিয়াছে,
ক্রের উখান-পতনের সহিত গ্রীবা ক্ষণং বৃদ্ধিম ভাব ধারর
করিরাছে—নারী যেন দংশনোভতা নাসিনী। অন্ধিশিধার আতা
তার সর্বাদেহের উপর ছিট্কাইয়া পড়িয়াছে—মুবরাক্ষ দেখিলেন,
পরিপূর্ণবৌবনার গঠনঞ্জীতে অবর্ণনীর রেখার সমাবেশ, বেদ

ওতাদ শিল্পীর স্থনিপূর্ণ কারিকরির চরম সক্ষলতা। প্রতিটি আদ সামগ্রন্থের সীমার আবদ্ধ হইরা নিজের রূপেই জার্নিসংযোগ করিরাছে। অরি কামনার ইদ্ধনে প্রছলিত, রূপবহ্নি মোহ-মুদ্ধদের জান্মোৎসর্গের নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। আকর্ষণ এমনই প্রবল যে পরিত্রাণলাভ সাব্যের অতীত। মুব্রাজ্ রূপবহ্নির ভিতর বাঁপ দিরা পড়িলেন। আত্মরকার যাবতীর অর বর্জন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। অতি নিকট হইতে দৃষ্টির ঘারা নারীর সর্ব্যদেহ স্পর্শ করিলেন, আশা আর মিটিতে চায় না। রূপের সন্মোহিনী শক্তিতে মুব্রাজ নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন, আত্মাভিমান নারীর পদতলে অর্ঘ্য দিয়া কুপার্থীর স্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। নারীর নয়নমুগলে যে বাণ রক্ষিত ছিল তাহার ব্যবহারে মুব্রাজ্বের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইরা যাইতে লাগিল। এমন পুলকমিশ্রিত বেদনা জীবনে কথন অমুভব করেন নাই।

অকশাং ৰুগলের আগুন নিবিয়া গেল, তংক্ষণাং কয়েকজন অত্ত্ৰিতে পিছন হইতে তাঁহাকে ধ্রিয়া ফেলিল। মুবরাঞ্চ আক্ষিক ঘটনার জ্বল্ল প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া বাধা দিবার ष्यवनत भारेतन ना। कात्मरे छांशांक वांबिया किलाए আততায়ীদের কিছুমাত্র অস্থবিধা হইল না। হাত ও পায়ের বন্ধন শেষ হইতে, উঞ্চীষ বুলিয়া দৃষ্টিও ঢাকিয়া দিল। অতঃপর তাহারা মুবরাজ্বকে বহন করিয়া নীচের দিকে নামিতে লাগিল। শুন্যে থাকিয়াই যুবরাক অমুভব করিতে লাগিলেন পিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। আঁকাবাঁকা দীর্ঘ প্র ফুরাইতে আর চায় না। হঠাং একটি ঘণ্টার আওয়াক শুনিলেন, লোকগুলির চলা যন্ত্রবং থামিয়া গেল। তাহারা ठाँदारक माणिए का कतारेश फिल-- भन्नकर अनिरलन--কোন নারী বলিতেছে--দক্ষিণ মওড়ায় পঞ্চম বট বক্ষের ছার তোমাদের পাহারায় রহিল—"রাজকুমারীর এই ভাদেশ।" लाक छनि कान छेखद मिल ना. (यन निः निस्न हिलसा (शल। মবরাজ একই খলে দাঁড়াইয়া আছেন—নারী আসিয়া তাঁহার হাতের ও পারের বন্ধন , বুলিয়া দিয়া বলিল-স্থামার হাত बद्भन, विद्यात-१८ट लहेशा याहेर्जिइ-- कार्यंत वांबन সেইখানে খুলিয়া দেওয়া হইবে। আপত্তি অর্থ হীন জানিয়াই যুবরাজ নারীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। জাবার আঁকা বাঁকা পধ-তবে সিঁছি ওঠানামার প্রয়োজন হয় নাই-चन्द्र विश्वादन चानिया शामितनन तम ज्ञानिक मधुत शत्क ভরপুর হইয়া ছিল, অজানা গদ্ধ বীরে অবগুঠনবতীর দিকে · यन कितारेश मिल, ठिक और गंद करतक मृहूर्स्टत<sub>,</sub> कछ शार्रेबाहित्मन-यथन वहमयातिषै नात्री छांदाक नहन-वात्म বিছ করিতেছিল। এই সময় পথপ্রদর্শিকা নারী অগ্রসর হইয়া আসিল তাঁহার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিবার জভ। বত্তের पंत्र पंत्र पंत्र वर्षन निक्षेवर्षी हरेए हिन, जर्पन बूबबा स्वत किस-

চাক্ল্য চরমে পৌছিরাছে। কিন্তু মানসিক উত্তেজনাকে কঠোর ভাবেই সংযত করিয়া রাখিলেন। অপরিচিতা রহত্তমরী নারীকে চিনিবার ক্ল্য চোখের বাঁধন উন্মোচনের অপেকার কাডাইয়া রহিলেন।

চক্ষ উন্ধীলিত করিতে দেখিলেন, তিনি গভীরতম অন্ধকারে ছুবিয়া যাইতেছেন। মাধার ভিতর যেন চক্র ছুরিতেছে। কিছুক্রণ এই ভাবে অতিবাহিত হইতে আলোর সন্ধান পাইতে লাগিলেন। স্বল্প সময়ের ভিতর দৃশুত্বল আলোকিত হইয়া উঠিতে লাগিল; তখন কোন মাত্র্যুষ্ট তাঁহার নিকটে নাই।

ম্বনাৰ দেখিলেন— স্পক্ষিত প্ৰশন্ত ঘর, এক দিকে ছ্ম্ম-ফেননিভ শ্যা। যে পালম্বের উপর তাহা হান পাইয়াছে, তাহা স্বর্গময় কায়্রুকার্য্যপচিত। পদতলে বহু মূল্যবান গালিচা। দেয়াল খোদিত করিয়া কঠিন পাণরকেই নারীর রূপ দেওয়া হইয়াছে। স্কুমার কান্তি লইয়া মূর্তিগুলি বিভিন্ন স্থানে কান্তি লইয়া মূর্তিগুলি বিভিন্ন স্থানে কান্তাইয়া আছে। গঠন এমনই সন্ধীবতায় পূর্ণ যে মনে হয়, যে-কোন মূহুর্তে পাণরের বাঁধন বিদীর্ণ করিয়া দেয়াল হইতে বাহির হইয়া আসিবে। ব্যাবরণের আভাস যেটুকু আছে তাহাও কারিকরি কৌশলে হছে হইয়া গিয়াছে। স্বছ্ছ আবরণী রূপকে অধিকতর চিত্তহারী করিয়া ভূলিয়াছে।

পালক্ষের পাথে ই ধর্ম পিঠিকা, তাহার উপর বর্ণপাত্ত,
পানীর বস্তর স্থাবার। প্রকোঠে কোন প্রদীপ নাই তথাপি
কেমন করিয়া আলোক-রশ্মি প্রাচীরগাত্তে প্রতিষ্ঠিত
ইইতেছে। মূবরাক্ষের দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া পাষাণ-মৃতিগুলি
নিরীক্ষণ করিতেছিল। দৃষ্টি আবিষ্কার করিল উহাদের ভিতর
একটি অবগুঠিতার প্রতিষ্তি। মৃতি নডিতেছে, মামুষ হইয়া
গিয়াছে—দেয়াল ছাডিয়া গালিচায় পা দিয়াছে। ক্ষণিকে
মূবরাক্ষের আত্মবিমৃতি ঘটল। এই সময় আলোক-রশ্মি
বাপসা হইতে হইতে এমন একটি আলো-আবারিতে আসিয়া
ধামিয়া গেল যে, দৃষ্টিকে কার্যাকরী করিতে হইলে ক্ষান্সের
সাহায্য না লইয়া উপায় নাই।

ধুবরাক যখন নিজেকে ফিরিয়া পাইলেন, তখন নবকাগরিত দিবালোক অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে খরের চিহ্নমাত্র নাই, পাশ ফিরিতে চমকাইয়া উঠিলেন। অতিকায় বাঘ তাঁহার গা বেঁষিয়া শুইরা আছে। মুহুর্জে যেন তাঁহার রক্ত চলাচল থামিয়া গেল। অতি সম্ভর্গণে ঘনিঠতা হইতে সরিয়া আসিলেন, দৃষ্টীবিভ্রম হয় নাই, শার্ক্ লকে ঠিকই দেখিয়াছিলেন, তবে তাহা অসাভ, বল্লমের আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটয়াছিল। পরিচিত অল্লের পুনঃপ্রয়োগ দেখিয়া তিনি শুগ্রিত হইয়ার্গেলেন। ঠিক বরাহ যে ভাবে বিশ্ব হইয়াছিল, সেই প্রধার বাঘও নিহত হইয়াছে।

গভ রাত্রের ঘটনাগুলি অগোছাল অবছার মনশ্চকে দেখিতে লাগিলেন—প্রাণমরী পাষাণ তাঁহার সামনে শক্তির প্রতীক্ হইরা দাঁড়াইরাছে—ঐ শক্তির নিকট নত হইতে পারার জানন্দ বোধ করিতেছেন, হাদরের গোপন কথা খীকার করিতেও জাপতি নাই। যে মান্থ্য নারীকে ক্ষণিকের ভোগাা বাতীত অন্ত কিছু ভাবেন নাই, যে মান্থ্য নারীর প্রেমকে কেবল বিপজ্জনক জীড়ার অন্তর্ভুক্ত করিরা রাধিরাছিলেন, সেই মান্থ্য এক রাত্রির দীক্ষার, পুরোপুরি বদলাইয়া গিয়াছেন, দাতা হইরা উঠিয়াছেন ক্লপাপ্রাণী। অবস্থানবতীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্তু মন ব্যাকুল হইরা উঠিল, কিন্তু সম্বর্গকে তথনকার মত স্থগিত রাগিয়া শিবিরে ক্ষিরিলেন।

যুবরাজ যপন নিজের আগুনার আসিরা পড়িরাছেন তথন দেখিলেন শান্ত্রী পাহারা ব্যতীত সকলেই প্রাত:নিদ্রার আটতেন্ত । প্রথমে চুকিলেন সর্নাধিকারী বীরভদ্রের আগুনার। প্রবেশপথেই যে সব নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে প্রাত:নিদ্রার কারণ বুবিতে বিলম্ব হইল না। চতুর্দিকে উদ্ভেশলতার প্রদর্শনী এমনই বিকট হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁবুর ভিতরে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। এই নরকক্ত পরিতাগ করিয়া তিনি গ্রিতপদে আপন শিবিরে চুকিয়া প্রিভান।

অপরাত্ম সময় পার ছইতে মুবরাজের নিজাবসান ছইল।
শিবিরের বাহিরে বীরভদ্র অপেক্ষা করিতেছিলেন। মুবরাজ
ভাকিয়া পাঠাইলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং অনৃষ্ঠ
ও হগজমুক্ত পত্র মুবরাজের হাতে দিলেন। পত্রের বহিরাবরণ
পরিচিত গন্ধ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাঁহার দীর্ঘনিখাস
বাহির হইয়া আসিল। বীরভদ্র আতন্ধিত হইয়া উঠিলেন।
এম বড় সাংবাতিক ব্যাধি, ঐ ছোঁয়াচে রোগ হইতে এতকাল
তিনি মুবরাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ভাবিতে
লাগিলেন ব্যাধিটি কি অবশেষে মুবরাজের মধ্যেও সংক্রামিত
হইল।

যুবরান্ধ পত্র খুলিলেন—পাঠকালীন তাঁহার জ কুঞ্চিত হইরা উঠিতে লাগিল। যেন প্রতিটি ছত্র চীংকার করিয়া তাঁহাকে উত্তেজক বার্ডা শুনাইতেছে। যুবরান্ধের মুখমওলে জোব ও বিরক্তির কুঞ্চিত রেখা কুটিয়া উঠিতে লাগিল। বীরজন্ত সবই লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবরান্ধকে পত্র ছিঁ ছিয়া কেলিতে উদ্ভত দেখিয়া কিনীত ভাবে কানাইলেন, অধীনের স্ক্রা ক্মা করিয়া পত্রটি আমাকে পড়িতে দিন, দেখি কোন প্রতিকারের স্কান পাইতে পারি কিনা ?

যুবরাক তাঁহার হাতে পত্র দিবার উপক্রম করিরাও শেষে কান্ত হইলেন। বজ্ঞব্যে যে রসিকতা হিল তাহার অর্থ কটিল নয়। পত্র নিকের কাছেই রাখিরা আদেশ দিলেন, পত্র-বাহককে এখুনি উপস্থিত কর।

বীরভদ্র মাথা চূলকাইরা বলিলেন, বর্দ্মাবভার, যাহারা পত্র আনিরাছিল তাহারা কিরিয়া গিরাছে।

যুবরান্ধ অনেকৃষ্ণ কোন উত্তর না দেওয়ায় বীরভদ্র কানাইলেন, একট আরক্ষি আছে।

মল্লরাও বিরক্ত হইয়াছিলেন, উত্তর দিলেন, এখুনি না বলিলে নয় ?

বীরভদ্—ব্যাপাব্লটা লৌকিকতার সহিত ভড়িত তাই এখুনি শেষ করিবার আঞা কামনা করি।

মলরাও---বল।

বীরভদ্র—আমরা যে কললে আসিয়াছি, তাহা হিন্দুপুর রাজ্যের অধীনে। প্রবেশের জন্ম কোন আদেশ লওয়া হয় নাই, তথাপি রাজকুমারী—এথানকার ভাবী রাণী, বছরিধ উপহার পাঠাইয়াছেন। আশ্চর্ষোর ব্যাপার, উপহারের সলে কতকগুলি অপ্রও আসিয়াছে, গুইটি আপনার নামান্ধিত ত্রিকলাবিশিষ্ট তীর এবং অপর ছইটি কারুকার্যাধিচিত ক্রুদ্রাকার বল্লম—দেখাই-তেছি। বলিয়া, ঘারীকে অল্ল ছইটি আনিবার আদেশ দিলেন। ঘারী অপ্রগুলি আনিলে মুবরাজের সামনে ধরিয়া জানাইলেন, এইগুলি লইয়াই কাঁপরে পড়িয়াছি। এই ধরণের অল্ল সাধারণতঃ রাজকুমারীরা মুগয়ায় বাবহার করিয়া থাকেন। ছর্দান্ড সাহসী ও অবার্থ লক্ষ্যভেদীকে এইয়প অল্ল উপহার দেওয়ার কোন অর্থ বৃথিতেছি না। তীর লক্ষ্যপ্রপ্ত হইলেই বল্লম, তলোয়ার, ছোরা ইত্যাদির প্রয়োক্ষন হয়, আপনার সপ্তমে ত

মল্লরাও ভাবিতে লাগিলেন, সথা দেখিতোছ সন্ধান না করিয়াই বিজ্ঞাপের পুঁজি বাড়াইতেছে ? সপ্রশ্ন দৃষ্টি বীরভদ্রের উপর পড়িতে তিনি বলিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম, ঐ বল্লম লইয়া রাজকুমারী যদি কেথাটা শেষ করা হইল না, সহসা চক্রগিরির কুমার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সুগোল নধরকান্তি, মুবরাজের মান্ত অতিধি। মুগরার তাঁহার তেমন প্রয়ন্তি নাই, আম্বৃধিক উপকরণের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ বেশী। সংক্রেণ তিনি বিলাসপ্রির।

কুমার বেসামাল অবস্থারই খরে চুকিয়াছিলেন। চলার শ্রী দেখিয়া মল্লরাও বীরভদ্রকে জানাইলেন, লৌকিকভার ব্যবস্থা তিনি নিজে করিবেন, উপস্থিত কুমারের জন্ত মৃতন নটীর ব্যবস্থা করা হোক। এক চেহারা রোজ দেখিয়া কুমারের অক্লচি ধরিয়া গিয়াছে।

বীরতন্ত্র বলিলেন—যে করজন সলে আসিরাছিল, সবই
পুরাতন হইরা গিরাছে, তবে শুনিতেছি জ্যোৎসা রাত্রে
এই কলনেই বিবাহবোগ্যা রাজ্কুমারীরা মুগরার আসিরা
বাকেন। গতকাল অনেকেই সদীতলহরী শুনিরাছে। বিবাহের
প্রভাব পাঠাইলে রাজার দরবার হইতে নিমন্ত্রণ আসিবেই—
আসরে কি মৃত্যের ব্যবস্থা বাকিবে না ?

রাজকুমারীদের সভান পাইরা কুমার বলিলেন, আমি এখুনি প্রভত।

যুবরাক কঠোর দৃষ্টি বীরভদ্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া একটি দীর্ঘনিখাস কেলিলেন, তাহার পর আদেশ দিলেন কুমারের ক্ষ শিকারের ব্যবস্থা করিয়া দাও—এক শত অখারোহী দেহরক্ষী যেন নিকটেই থাকে।

কুমার বলিলেন, এক শত সওয়ার লইয়া কি করিব ? রাজ্যের লোক সাক্ষী রাখিয়া রসকেলি কি সমীচীন হইবে ? আমি বলি রাজ্তুমারীদের এইখানেই ডাকিয়া আনা হোক। মল্লরাও—শোনা যায় রাজ্তুমারীয়া বল্লম চালাইয়া থাকেন। অভ্যর্থনার পুর্বেই জীববিশেষ ভাবিয়া যদি···

কুমার চমকাইরা বলিলেন, এইরূপ সন্তাবনা বিভয়ান থাকিলে, তাঁহাদের জন্ত বর্জন করিয়া আসিতে বলাই বাছনীয়া

মল্লরাও—আপনার উপদেশ খুবই মূল্যবান, কিন্তু প্রপ্তাবটি করিবে কে ?

কুমার—আপত্তি না থাকিলে, আমিই দ্তের কাজটা করিতে পারি, আগাম দর্শনের লাভটাও হুইয়া যায়।

মল্পরাও—আপনার সর্বাঞ্চীণ সাঞ্চল্য কামন। করি— তবে বাছাই করিতে গিয়া যেন নিজে না ভেতাইয়া যান। কুমার হাষ্টচিতে নিজের শিবিরে ফিরিলেন।

মুবরাক ভাবিতে লাগিলেন, তুলার বস্তাকে আগুনের মৃবে কেলিয়া দিয়া কাকটা ভাল করেন নাই। কিপ্ত অতিথি-সংকারের কর্ত্তব্যবোধ বেশীক্ষণ তাঁহার মনকে ব্যাপৃত রাখিতে পারিল না। সন্ধ্যার আগমনে রহস্তমরী বনচারিণী তাহার মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অতিথিকে আক্র কলল ছাডিয়া দিয়াছেন, ওদিকে যাইবারও উপায় নাই। মল্লরাও অভ্যমনস্ক হইবার ক্য রন্দ্রবীণ লইয়া বসিলেন। বাগেশীর আলাপে অল্পকণেই হর ক্মিয়া উঠিল। শিবিরের হউগোলকে প্রথবনি যেন আদেশ দিয়া থামাইয়া দিল। স্থবের মাধ্যমে অন্তরের কথা প্রকাশ হওরাতে ভারী মন অনেকটা হালকা হইয়া গেল।

বাছজানশৃত হইরা ঘটাচারেক রাগিণী আলাপের পর মলরাও ছংগের দরদী বীণাকে সমত্নে ঘণাহানে রাখিরা শিবির হইতে বাহির হইরা আসিলেন। অক্ট চাদের আলোর চারিণাশের দৃত্ত আব্ছা দেখাইতেছে। নিকটেই শ্রোতবিনী হইতে কীণ কুল কুল ধ্বনি আসিতেছিল, যুবরাজ রাজকুমারী-প্রদন্ত বল্লম লইরা এ দিকে চলিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর পত্রে শ্লেষপূর্ণ উক্তিগুলি ঘেমন এক দিকে তাহার আত্মাতিমানকে আহত করিতেছিল অভ দিকে তেমনই এই প্রধ্রেরিকা কেমন প্রস্থৃতির নারী তাহা ভানি-

বার অত যুবরাক অধীর হইরা উঠিতেছিলেন। নিজের
অজ্ঞাতেই মনে মনে বহু বার পাষাণ-বৃত্তির ভিতর রাক্ত্যারীকে
আবিকার করিয়া ভৃত্তিলাভ করিয়াছেন। প্রয়োক্ষনীয়তার
তাগিদে অনেক কিছুই তিনি কল্পনায় গভিয়া ভূলিতেছিলেন।
অবশেষে যুবরাক নিজের সহকে একটি সত্য আবিকার
করিলেন, তাহা নির্শাম হইলেও একান্ত সত্য,...তিনি প্রেমে
পভিয়াছেন ঐ পাষাণীর সহিত। লোকে কানিলে অবাক
হইবে, তাঁহাকে বাতুল ভাবিবে, কিন্তু বিধাতার অমোক্ষ
বিধান।

চিম্বান্তোত যে সময় তাঁহার মনকে অকুলের দিকে টানিতেছিল সেই সময় তাঁহার পিছনে কোন ধাতৰ দ্রব্যের পতনের শব্দ শুনিলেন। অরণ্যে সতর্কতা শিকারীর সর্ব্ধ-শ্রেষ্ঠ অন্ত্র, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অবাক हरेश (शलन, श्नदाश बहायत आविकीत। अब नृष्ण चक्र করিয়াছে। কোন ব্রুর অভিত্ব নাই, বল্লম প্রায় খাড়া হইয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে এবং তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইরা অংসিতেছে। চলপ্ত বল্লম লক্ষ্য করিয়াই তাহার গোড়ার দিকে অন্ত্র চালাইলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথম অন্ত্রটির অগ্রগতি পামিয়া গেল, কিন্তু ভিন্ন অগ্র তখন নাচিতেছে। যুবরাক্তের অন্ত নরম মাটি পাওয়ায় বল্লম মৰুবুত হইয়া নিৰেকে দাঁড় করাইয়াছিল। অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুমান করিলেন যে প্রাণী বল্পমকে নাচাইতেছিল সে কোন বৃহৎ সরীম্প না হইয়া যায় না। লক্ষ্যভেদের সফলতায় শিকারীর কৌতুহল এমন একটি ভরে অ।সিয়া উপস্থিত হইল যে কি মারিলেন পরীক্ষা না করিয়া নিশিস্ত হইতে পারিলেন না।

নিকটে আসিতে দেখিলেন, তাঁহার অমুমান কিছুমাত্র ভূল হয় নাই, অতিকায় ময়াল তাঁহাকেই ভক্ষীয় ঠিক করিয়াছিল। কিছ কে তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হুইতে বাঁচাইল ? প্রথম निकिश रहम भरीकात क्र भरीयरभत बात्र निकर्षे (गरनन. भारभन्न माथा यूननारकन पिरक किनिल, मसारमन नाकि एक्टी যে তখন মাটতে গাঁথা অগ্রকে ভাঙ্গিয়া কেলার চেষ্টায় নিযুক্ত हिल সেদিকে यूरताक लका कतिरात खरकान भाग नाहे. উত্তেজনাপুণ কৌতৃহল তাঁহাকে অন্ত্ৰ-পন্নীক্ষায় সব কিছুই ভুলাইয়াছিল। নিকটে আসিতে গোড়ালিতে ঠাণ্ডা কিছুর ছোয়া লাগিল। সতর্কতাকে কৌতৃহল বছদূরে সরাইয়া দিয়াছে। ছোঁয়ায় চাপ পড়িতে লাগিল, তাহাতেও ক্রকেপ নাই, তিনি অন্ত্র-পরীকার ব্যন্ত, হঠাৎ সাপের দেহ ছুইট পায়েই বেষ্টন করিয়া ধরিল: যুবরাজ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। বাঁবনের চাপ দুচ হইতে দুচতর হইয়া উঠিতে লাগিল। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়া গিয়াছে, অসহ বন্ত্ৰায় দম বন হইয়া আসার উপক্রম; ইতিমধ্যে আর একট বেড় আসিরা পড়িল তাঁহার কোমরের উপর। সূতন বাঁধন তাঁহাকে উপুড় করিয়া

কেলিল, সাহায্যের জন্ত চীংকার করিবার ক্ষমতা নাই, যেটুক্ জাওরাক গলা হইতে বাহির হইল তাহা শ্লেমাক্তিত কাশির মত বড়বড়ানি শব। চাপ বাড়িয়া চলিয়াহে, শেষে জ্ঞানও লুগু হইয়া গেল।

পরের দিনের ঘটনা— যুবরান্ধের জ্ঞান কিরিয়া আসিরাছে, তিনি শিবিরে শুইরা আছেন, বৈল গোড়ালিতে ঔষধের প্রাণেশ লাগাইতেছেন। বীরভন্দ নিকটেই দাড়াইয়া। মল্লরাও প্রথমেই ক্রিজাসা করিলেন, "কে জামাকে বাঁচাইল।" বীরভন্দ উত্তর দিলেন, "রাক্ত্মারীর বল্লম"। তাহার পর বিশদ বর্ণনার জানাইলেন, অতিকাল্প অজগর যুবরান্ধকে বাঁধিয়া হাড়গোড় চুর্ণ করিবার চেপ্তায় জ্ঞার প্রয়ান্ধকে বাঁধিয়া হাড়গোড় চুর্ণ করিবার চেপ্তায় বিল এমন সমন্ত্র সাপকে বল্লমের সাহায্যে মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কেলে। যে উাহাকে বাঁচাইয়াছে সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াই কালটি করিয়াছে।

यूर्वज्ञाक-भिविद्य भवत मिन कि ?

বীরভদ্র সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না, বলিলেন, খবর পাইরাই আমরা এই দিকে ছুটিয়া আসিরাছিলাম, সংবাদ-দাতাকে সনাক্ত করিয়া রাখার মত মনের অবস্থা ছিল না।

মুবরাজ-দিক নির্ণয় করিলে কেমন করিয়া ?

বীরভন্ত—এদিকে বরণা তো একটিই এবং আমাদের শিবিরের ঠিক পিছনে।

যুবরাক্ক বৈভকে বাহিরে যাইবার আদেশ দিলেন।
বীরভন্ত পর্কা ফেলিয়া নিকটে আসিতে যুবরাক্ক অত্যন্ত অনুনয়বিনর করিয়া বলিলেন, সণা, আমাকে দক্ষাইয়া মারিও না,
বল কে আমার প্রাণরকা করিয়াছিল।

বীরভদ্য উত্তর দিলেন, কে আপনাকে বাঁচাইয়াছিল বাত্তবিকই কানি না, তবে যিনি সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি নারী। ইহার বেশী কানিবার চেষ্ঠা করিবেন না, কারণ আমি নিক্ষে কানিতে পারি নাই কে তিনি। সংবাদ-দাতাকে অধিক প্রশ্ন করিবারও সময় ছিল না, কারণ তথন আপনি কীবন ও মৃত্যুর সধিস্থলে।

সপ্তাহথানেক কাটিলা গেলে যুবরাছু চলাক্ষেরা করিবার আদেশ পাইলেন। পারের হাড় না ভালিলেও মাংসপেনী রীতিমত ক্ষম হইরা গিরাছিল—সম্পূর্ণ আরোগালাভ করিতে আরও কিছুদিন সময় লাগিবে।

ষে সময় মুবরাক পঞ্ অবস্থার শ্যাশোরী, সেই সময় শিবিরে বিচিত্র ঘটনা ঘটতে লাগিল। হুর্ঘটনার সংবাদ কেমন করিয়া হিন্দুপ্রের রাক্ষদরবারে উপস্থিত হুইরাছিল—কলে মহারাক বরং আসিয়া মুবরাকের সহিত সাক্ষাং করিয়া গেলেন—তাহার পর প্রত্যহ রাকার প্রেরিত অবারোহী

তাঁহার বাহ্যের সংবাদ লইরা বাইতে লাসিল। ইহাই শেষ
নর—মহারালা বীরভন্তের নিকট প্রভাব করিরা সিরাছিলেন
তাঁহার একমাত্র কন্তা, হিন্দুপুরের ভবিষ্যং রাশীর সহিত
যুবরান্দের বিবাহ হইলে হিন্দুপুর রাজ্যের ভবিষ্যং সম্বন্ধ চিছা
হইতে তিনি নিছতি পান। প্রভাবটি ঘুরাইয়া কিরাইয়া
যুবরান্দের নিকট পেশ করিতে এক কথার তিনি "না" বিনিয়া
প্রত্যাখ্যান করিলেন। শীবস্ত পাখাণকে তিনি দেহমন সব
কিছুই অপ ল করিয়াহেন, তাঁহার হাদরে অন্ত পাত্রীর হান
নাই। শুধু অসম্বতি জানাইয়াই কান্ত হইলেন না, বীরভন্তকে
উপদেশ দিলেন চক্রসিরির কুমারের সহিত রাজকভার বিবাহের
চেষ্টা করিতে।

মলনাও চলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইতেই প্রত্যন্ত প্রাত্তে ও সন্ধ্যায় বাহির হইতে লাগিলেন—প্রেম-দীক্ষাদাজীর সন্ধানে। এক দিন ছুই দিন করিয়া সময় কাটিয়া ঘাইতেছিল—সেই পাষাণ্ময় সমাধির আর সন্ধান পাইলেন না।

সেদিন প্রাতে অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, ক্লান্তি দুরীকরণার্থে বৃক্ষমূলে বসিয়া পঞ্চিলেন। সহসা আকাশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গুরুগন্তীর নিনাদের সহিত মুঘলবারার র্ষ্ট নামিল। বিশ্রামের স্থান পরিত্যাগ করিয়া আশ্রম বুঁজিতে লাগিলেন—সামাত চেষ্টাতেই বিরাটকায় এক বটরকের সন্ধান পাওয়া গেল। যেখানে আসিয়া দাভাইলেন সে কারগাট শুবু অপাভাবিক রকমের পরিষ্ণারই নয়-মান্থ্যের পদচিহুও দেখানে রহিয়াছে। পদচিহু এত স্পষ্ঠ যে অত্যান হয় একটু আগেই এখানে কেন্তু দাঁড়াইয়াছিল। যুবরাজ সামনে মুখ রাখিয়া চতুর্জিকে দৃষ্টি ফিরাইতে नाशित्नन। इठी९ दक्षमृत्न पदका त्यानाद चाउदाक अनितन —मित्रिका प्रकृति क्यात वर्षण । शिष्ट्र कित्रिक्षा एम्बिटमन. বাত্তবিকই বৃক্তকে আছোদিত কপাট সামাগ্ত খুলিয়াছে---পালায় নরম আফুলের ডগা দেখা ঘাইতেছে। যে দরকা ৰুলিতেছিল সে নিশ্চয়ই যুবৱাৰকে দেখিতে পায় নাই—আঙ্কুল দেখিরাই বুকা যার তাহার মুগ মুবরাজের দকিণ দিকে। এই সময় মুবরাজের মাধায় এক ছষ্টবুরি আসিল। তিনি এক হাতে দরকার উপর চাপ রাবিষা অপর হাত দিয়া ভিতরের মানুষ্টির কব্দি ধরিয়া টান দিলেন। বল চেষ্টাতেই আঙ্গুলের মালিককে বাহির হইয়া আসিতে হইল। যে আসিল, সে নারী---লক্ষাবনতা। কোর করিয়া মুধ তুলিয়া ধরিতে **मिशितन, जून कतिशाहन। शहात्क ब्राँकिलिहितन, अ (**प्र নর। যুবরাক লক্ষিত হইয়া বলিলেন, "কমা কর দেবী, কিন্ত জানিতে ইচ্ছা হয় গভীর অরণ্যে এই বিচিত্র গুপ্তস্থানে তুমি কি করিতেছ। দরকার গহারে দেখিতেছি সুভ্দ-পণ : পণ্ট কোৰায় গিয়াছে বলিতে পার ?"

मात्री (काक्टरक वनिन, जानमात्र अवात्नरे जामि ताक-

ভূষারীর আদেশে আসিরাছি—আসমি আমার সদে আহম।

নাটর দীচে রাজকুমারী ? তবে কি বাহাকে বুলিতেছেন সেই বহুত্তমনী বনচারিণীই মুবরাজকে শরণ করিরাছে ? সন্ধির পুলক মুবরাজের মনকে আগুরান করিরা দিল। তিনি বলিলেন, চল, আমি প্রস্তুত। রমণী জানাইল তংপুর্বের রাজ-কুমারীর একটি অন্থরোধ রাখিতে হুইবে। আপনার চোধ বাঁধিয়া লইয়া যাইবার আদেশ আছে।

যুবরাক হাসিরা বলিলেন, চোণ ত বাঁধিবে তুমি, ঐ নরম আঙ্গুলের বাঁথন বুলিরা কেলিতে কতক্ষণ, মাব রাভার এইরূপ ইচ্ছা হইলে তোমাদের গোপন পণ ত জ্ঞানা পাঁকিবে না।

রমণী—গোপন পথ একটি মাত্র, কিন্তু মাটির তলার স্থাদ

মে অনেক আছে। রাজকলা এই স্থলপথ দিয়াই বরাহ ও

বাবের সন্ধানে ঘুরিয়া থাকেন। এই জললে এমন কোন ছান

নাই, যেথানে গুপ্ত স্থলপথলি পৌছাইয়া না দিতে পারে।
তা ছাড়া আপনার সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইলে আপনি

বাহির হইবামাত্র আপনার জানা পথ বন্ধ হইয়া ঘাইবে,

প্রেরোজন হইলে পথের অভিত্বও বিশ্প্ত হইয়া ঘাইতে পারে।
এইখানেই সাবধানতার শেষ নয়, আদেশের সামাল্প বিরুদ্ধাচরণ করিলেই, আপনার অবয়া সম্বটজনক হইয়া উঠিবে।

ক্রেক দিন আগেই তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন।…একটু

খামিয়া রমণী আবার বলিতে লাগিল:

আসলে এই স্কেল-পথগুলি যুদ্ধের কল প্রস্তুত ইইরাছে।
ছলপণে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে কলল
অতিক্রম না করিয়া উপায় নাই, এবং কললে বিপক্ষের সেনা
চুকিলে আমাদের যোদারা অলক্ষ্যে থাকিয়া কি ভাবে শক্রকে
পর্যুদন্ত করিবে সহকেই অন্থান করিতে পারেন। এই
স্কেলের সাহাব্য ছাভা রাজহুমারী আপনাকে অকগরের
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না। এই পর্যান্ত বলিয়া
রমনী ইলিতপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাতে
ব্বরাক্ষের যোটেই চিডচাক্ষল্যের স্ক্রী হইল না। তিনি পুনরার
রাজকুমারীর প্রসঙ্গই উবাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
তোমাদের রাজকুমারীর কি মর্শ্বর-বৃত্তি আছে ? আমি বেন
তাহা দেখিয়াছি।

রমণী—আমি যাহা বলিলাম তাহার অবিক জানিতে হইলে রাজকুমারীকেই বিজ্ঞাসা করিবেন, এখন ভিতরে আহন।—ভাহার কথামত র্বরাজ বৃক্ষগহারে প্রবেশ করি-লেন, রমণী দরকা বন্ধ করিরা দিল। গাচ অন্ধ্যার, তথাপি রমণী তাহার চোখ বাঁধিতে আরম্ভ করিল, ক্রকোমল স্পর্ণ ব্ররাজের মন্দ্র লাগিতেছিল না।

বৰ্ষ শেষ হইতে রমণী ব্বরাজের হাত বরিয়া বলিল---

**ष्ट्रम् । त्यर काकाराका १५, त्यर त्रिक्वि वार्य। 'वयन** চলা গামিল তথন রমণী হাত ছাভিয়া দিয়া বলিল---আপৰি এरेंपान जाराका कक्रम, जाबि ताक्क्रमात्रीतक जरवाम निता जानि । तमगै छनिता (शन, किन्न कितिन ना । त्वताक वहकन অপেকা করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, স্বহতেই বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে ঘাইতেছিলেন। হঠাং কণালে নরম আছুলের **एँ। ज्ञा भारेलन। क्वार्यंत्र वैधन ब्रिश श्रम. किस स्** थुनिन, তाहारक रमथा यात्र ना, क्यां के व्यक्तारत मुद्दे व्यवक्रत । ষে চোখের বাঁধন খুলিয়া দিতেছিল, সে নিঃসন্দেহ নারী-হাতের তেলোর স্পর্ণ হইতেই তাহা অত্মান করা চলে। ধীরে ধীরে নারী অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের মাঝে ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইতেছে, নারীর তপ্ত নি:খাস মুবরাক গণ্ডের অতি নিকটে অহুভব করিতেছেন। এই সমগ্ন পুর্ব্বেকার मण्डे भीत्र ज्ञाला जानिए नानिन। यादाक प्रिश्तन, তাহার সহিত পাষাণ-মূতি বা প্রপ্রদর্শিকা রম্বীর কোন সাদৃত্য নাই। যে উত্তেজনা এতকণ যুবরাজকৈ অধির করিয়া রাখিয়াছিল তাতা ক্লিকে নিপ্রভ হইরা গেল। রবরাক ভাবিতে লাগিলেন তিনি প্রবঞ্চনার মারাকালে আটকা পড়িয়া-ছেন। নারীর প্রেমকে তিনি চিরকাল ক্রীড়ার বন্ধ ভাবিতেন। সেই নিষ্ঠায় বিশ্ব ঘটাইল অপরিচিতা প্রেমিকা। অকশাৎ इवजाक किश्रभाग हरेगा छेठिलम । त्रमगैरक जारमण मिरमम —তোমাদের রাজকুমারীকে ডাকিয়া দাও, তাহার সাক্ষাৎ লাভের আশাতেই এখানে আসিয়াছি। রমণী পরম নির্লিপ্ততার সহিত উত্তর দিল-রাক্ত্মারী প্রমোদ-বিহারে ব্যক্ত আছেন. এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোন আশা নাই। আপনাদের চন্দ্রগিরির কুমার নৃত্যশালায় উপস্থিত।

যুবরান্দের হাণ্যহারে একটি বারুদখানা প্রকানো থাকিত, টিক তাছার মারখানে অগ্লিক্লিক গিল্পা পড়িল। বিনা শক্তে বিক্লোরণ ঘটনা, তিনি প্রশ্ন করিলেন—প্রমোদ-বিছারের সদী হইবার হন্ত নিত্য নব নব পুরুষ আসিয়া থাকে মাকি ?

রমণী সে প্রশ্নের সোক্ষা করাব না দিয়া বোরালো তাবে বলিল—আপনার অভ্যর্থ নার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। মুবরাক বলিলেন—প্রবক্ষনা তোমাদের অভ্যর্থ নার অক্ষ কানিলে এখানে আসিতাম না; এখন বাছির ছইবার পর্ধ দেখাইয়া দাও, তার্রী ছইলেই আমার প্রতি যথেও কুপা প্রদর্শন করা ছইবে। উত্তর কিছু আসিল না, কিন্তু ঘর মুহুর্তে অবকার ছইবা গেল, পুনরার নারীদেহের স্পর্শ অক্ষতব করিতে লাগিলেন, খলিত বাক্যে নারী ব্যাকুল ভাবে আত্মনিবেদন করিয়া চলিয়াছে।

ম্বরাক ইয়ং বলপ্রােগেই নারীর বাহবদন হইতে নিকেকে

মুক্ত করিলেন। ছানটি তাহার নিকট নরকর্ও সামিল

হইরা উঠিয়াহিল। নারীর কবল হইতে মুক্তি পাইরাও নিকেকে

নিকণ্টক ভাবিতে পারিতেছিলেন না। যে-কোন আক্ষিক বটনার কর নিকেকে প্রস্তুত করিয়া রাধিলেন। এই সমর ব্যরের ভিতর প্রমিষ্ট পরিচিত গন্ধ বহিতে প্রক্র করিয়া। পূর্ব্য অভিক্রভার বে চিন্তচঞ্চলকারী মাদকতা অফুডব করিয়াছিলেন, বর্তমানে ভাহার কোন প্রভাব নাই—বরং একট অপরূপ স্লিগ্ধতা অফুড্ত হইতেছে। গন্ধের সহিত আলো আসিতে লাগিল—ভাহার সহিত নৃপুরের রিমিঝিমি রব ধ্বনিত হইতে লাগিল। ধ্বনি নর্ত্বকীর পদবিকেপ হইতে আসিতেছিল না। মনে হইল একাবিক নারী যেন ভাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। মুগপং কুত্হলী ও সভর্ক হইয়া যুবরাক নতুন ঘটনার কর্ম প্রতীকা করিতে লাগিলেন।

ব্বরাজ দেখিলেন স্থাপরিবেট্টতা হইরা মন্থর গমনে
মাল্যছন্তে আসিতেছেন এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী—হেন
সেই পূর্বাদৃষ্ট পাষাণবৃত্তিই সচল হেইরা উঠিয়াছে। কপালে
চন্দনের টকা, বাহতে বাজুবন্ধ, অঞ্বাসে রাঙা জ্বার রং
উপচাইরা পড়িতেছে, যেন কোন পবিত্র উৎসব-সম্মেলনে
চলিরাছেন। একান্ধ বাহিতার নব রূপ দর্শনে ম্বরাজের মন
স্থীর প্রশান্তিতে ভরিরা উঠিল।

রাজকুমারী মুবরাজের নিকটে আসিয়া সাষ্টাকে প্রণাম করিলেন। পদপুলি মাধার লইরা মালা মুবরাজের গলায় পরাইরা দিলেন। যুবরাজ প্রথমে এমনই বিহনল হইরা সিরাছিলেন যে, প্রবঞ্চনা, আত্মাভিমান ইত্যাদির কথা মনে আসে নাই। কিন্তু নারী পুরুষের পাদম্পর্শ করিয়াছে—
মুবরাজের ক্লা পৌরুষ পুনরায় জাগরিত হইরা উঠিল, রাজ-কুমারীর পত্রের রেম-বামী মনে করাইরা দিল—"তোমার সময় আসিরাছে, যা-কিছু বলিবার আছে প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ কর।" মুবরাজ কিন্তাসা করিলেন, মালাটা কি চন্ত্রগিরির কুমার ব্যবহার করেন নাই বলিয়া আমার জন্ত লইয়া আসিয়াছ ?

হ্বরাজের প্রশ্ন গুনিরা রাজকুমারীর মাথা নত হইয়া গিয়া-ছিল। অবনত মন্তকেই জানাইলেন, এই সুড়ঙ্গ-পথে যুবরাজ ব্যতীত অন্ত কোন পুরুষ জীবস্ত অবহার প্রবেশাধিকার পার মাই। আমার সধীরা আপনাকে পরীকা করিতেছিল, আমারই আদেশে। প্রভুকে যেদিন দেখিয়াছি, সেই দিনই নিজেকে আপনার দাসী ভাবিয়াছি, আপনার চরণতলে দেহ গুমনকে অর্থ্য দিয়াছি। আমাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা আপনার ইছো।

মালাদানের পরই সবীরা বর ইইতে চলিয়া সিমাছিল। মুবরাক্তের আত্মাভিমান তখনও সম্পূর্ণ রূপে দুরীভূত হয় নাই। পত্তের শ্লেষপূর্ণ কথাগুলি তখনও অম্বর আলাইতেছিল, বলিলেন —তোমাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি নাই কিন্তু প্রশ্ন এই যে. আমাকে কুংসিত প্রলোভন দেখাইয়া সংগ্রহ করিলে কেন? রাজকুমারী উত্তর দিলেন, প্রস্থু, আপনি যে ভোগী, ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া যদি আপনাকে পাইয়া থাকি, তাহা हरेलि एताभगी व विनिष्ठ भारतन ना। य ब्रू हुर्ख जाभनारक মন সমর্প করিয়াছিলাম সেই মুহুর্তেই ধর্মত: আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, স্ত্রাং গ্রী হইয়া যদি কামনা-উদ্দীপক ছলা-কলার আশ্রয় লইয়া থাকি তাহা হইলে তাহাকে কুংসিত বলেন কেমন করিয়া? আপনাকে প্রলুদ্ধ করিবার চেষ্টায় স্থী ছইটি বার্থ হওয়ায় আপনার প্রেমের একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হুইয়াছি। চন্দ্রগিরির কুমারের জ্ঞ উহাদিগকে আপনার শিবিরে পাঠাইয়া দিয়াছি।

যুবরাক তুই হইরাই বলিলেন, এখন আমাকে যাইতে দাও, তাহা না হইলে কাল সকালে ঐ কুমারের সহিত তোমার বিবাহের প্রতাব রাজদরবারে উপস্থিত হইবে। কথা শুনিয়ারাজকুমারী কঠোর হইরা উঠিতেছিলেন—মুস্পই আলোকেই যুবরাক উৎকোচ দিয়া আল্পরকা করিলেন।

শিবিরে পৌছিয়া যুবরাক শুনিলেন, কুমারের আন্তানার ছইট ন্তন নর্ত্তকী আসিয়াছে। যুবরাক ভাবিয়া দেশিলেন, রাজকুমারীর সহিত কুমারের বিবাহের প্রভাব রাজদরবারে চলিয়া গিয়া থাকিলে পরিবর্তন লক্ষাকর ব্যাপার। প্রভাবট মহারাকার হাতে পড়ার আগে যেমন করিয়া হউক হত্তগত করিতে হইবে।

বীরভদ্রকে আলাদা ডাকিয়া কিজাসা করিলেন, চক্রগিরির কুমারের বিবাহ-প্রভাব চলিরা গিরাছে নাকি ?

বীরভদ্র উত্তর দিলেন, কুমারের কান্ধ ত পাকা হয়ে গিরেছে, তোমার আদেশেই মহারান্ধার কাছে থবর গেছে একটু আগে।

যুবরাক প্রমাদ গণিলেন। বীরভদ্রকে বিদার দিয়া বোড়ায় সওয়ার হইয়া ছুটলেন হিন্দুপুরের প্রাসাদাভিযুবে।

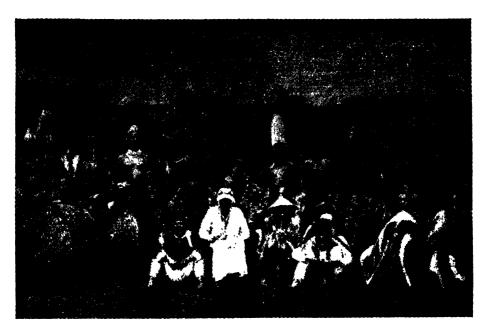

মুদ্ধ-নৃত্য সজ্জাম্ব একদল নিগ্ৰো পুরুষ

## নিপোদের দেশ

### **এ**সুনীলপ্রকাশ সোম

নির্ফোলতির দেশ ধলতে আফ্রিকাই বুঝার। হেতাঙ্গ লেশকেরা আফ্রিকাকে 'Dark Continent' অর্থাৎ অন্ধকারাছের মহাদেশ বলেন। নির্দেদের স্বার্থে আবাত লাগে বলে নিরপেক্ষভাবে কিছু লেখা তাঁদের পক্ষে সন্থবণর হর না। সেক্ষ্য তাঁদের লেখার আফ্রিকা এবং সেখানকার বাসিন্দা নিগ্রোদের সত্যচিত্র পাওয়া যায় না। বর্তমান লেগক যখন আফ্রিকায় যান পূর্ব্ব-আফ্রিকায় তখন পুরাদমে হুদ্ধ চলছিল। ক্লোরেল ভন্ লিটো ভরবেক্ অতি অল্পসংখ্যক কার্মান সৈগ্য নিয়ে অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত প্রবল পরাক্রান্ত বিটিশবাহিনীর সহিত বোরতার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। ক্লোরেল আট্রন্য যখন পূর্ব্ব-আফ্রিকার জার্মান অধিকৃত স্থানগুলি বীরে ধীরে দখল করে বিটিশ সাম্রাক্রের অন্তর্ভু জ্ঞ করছিলেন ভখন আমি পূর্ব্ব-আফ্রিকার ছিলাম। সেই সময়ে আফ্রিকাতে যা দেখেছি—আফ্রিকাবাসীদের, সঞ্চরে যা ক্লেনেছি, তাই বর্তমান প্রবন্ধে বর্ণনা করেব।

আজিকার অনেক শহরে এস্কণ্ট্ দেওয়া চওড়া রাভা আছে। পথের ছ্'ৰারে স্সন্জিত বাগানের পালে স্কর স্কর বাংলো ধরণের বাড়ীগুলি দেবতে চমংকার। মোখানা, বাররোবী, জাঞ্চিবার, দার-উস্-সালাম, পোর্ট এমেলিয়া ইত্যাদি দেবে এই কথাটি মনে হরেছিল, খেতাক লেখকগণ আজিকা সম্ভ্রেছেন। পুষিবীর অত্যাশ্র্মী প্রাকৃতিক দুক্তসমূহের মধ্যে আফ্রিকার ভিক্টোরিরা প্রপাত এবং আমেরিকার নায়েগ্রা প্রপাতের নাম্বই সকলের আগে মনে পড়ে। আফ্রিকার

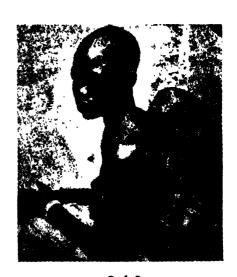

মারের পিঠে শিশু

ভিক্টোরিরা ব্রদ পৃথিবীর মধ্যে সবচেরে বড় ব্রদ। এই ব্রদ থেকে একট খণ্ড কলস্রোত বাইরে চলে গেছে। এই খল-স্রোভের নামকরণ করা হয়েছে গ্রানলী প্রণাত। এই প্রণাত বিনধা গ্রাম থেকে পঞ্চাদ গব্দ দূরে অবস্থিত। শহরের টিক মাৰণান দিয়ে একটা পথ দক্ষিণ দিকে বেঁকে একেবারে প্রণাতের কাছে চলে গেছে। বাতে লোভ বা দিকে ভার



নাকে ও পারে উত্তট আকারের অলম্বার-পরিহিত একজন নিগ্রো পুরুষ

অপ্রসর হতে না পারে সেকতে প্রপাতের দিকটা বাঁধিরে দেওরা হরেছে। প্রপাতের উঠর দিকেই শক্ত পাধর। কোরার্টস্, প্র্যানাইট এবং মহল ভাওপ্তোন প্রপাতের বাম পার্বে দেখতে পাওরা যার। প্রশাতের মারখানের গভীরতা আছুমানিক বন্দ থেকে পমর ক্রেটর বেনী হবে বলে মনে হর না। ইন্ধিনিরারদের বারণা এখান থেকে বে বিছাৎ উৎপন্ন করা যাবে তা দিরে সমপ্র আক্রিকাকে আলোকিত করা সম্ভবপর হবে। অথচ বিনবাতে বিছাৎ উৎপন্ন করতে প্রচুর করলা পোড়াতে হর। এখানে পাওরার হাউসে উৎপন্ন বিহাতের প্রত্যেক ইউনিটের মূল্য পচিন্দ থেকে ত্রিশ সেন্ট। যদি এখানে জল্লাতে থেকে বিজ্ঞা তিরির ব্যবহা হ'ত তা হলে এক সেন্ট করে ইউনিট বিজ্ঞী করলেও বেন্দ মূনাকা থাকত।

जाक्किकांत्र गान-वावनांत्र किंद्राण लाज्कनक हिल (मक्श

অনেকেরই জানা আছে। আরব, পর্কৃষিক, ইংরেজ, করাসী, কার্মান প্রভৃতি অনেক সভ্যদেশের ব্যবসারীরা এই স্থণিত ব্যবসারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। আরবেরা গ্রাম থেকে নিগ্রোদের ধরে নিরে আসত, আর থেতাকরা তাদের কিনে নিরে বিদেশে চালান দিত। খেতাকদের মধ্যে পর্কৃষকরাই এ ব্যবসারে সবাইকে টেকা দিয়েছিল। তারা হাকার হাকার নিগ্রোকে কাহাকে করে বিদেশে চালান দিত। যাদের ধরে আনা হ'ত, তাদের গভীর রাজে সংগোপনে কাহাকে উঠানো হ'ত; কাহাক ভতি হয়ে বাবার পর যাদের স্থান সঙ্গান হ'ত না, তাদের মেরে কেলা হ'ত। মোদাসাতে ভাস্কো-ভি-গামা ব্লীটে এদের কল্প লোকচক্ষর অগোচরে একটা প্রকাণ্ড স্থাক ধনন করে রাধা হয়েছিল। এই মুড়কের সহিত অনেক লোমহর্থণ ব্যাপারের ম্বৃতি বিক্তিত। লিভিংটোন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত—চিত্তে লিখেছিলেন—

"Blood, blood, everywhere. Africa was bleeding to death. Villages were littered with skeletons

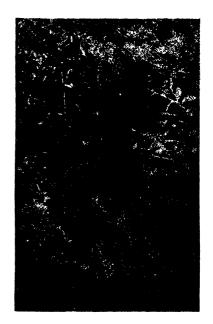

পূৰ্ব্য-আফ্ৰিকার শথচ্ছ ৰাতীয় সূপ

in the slave raids and human blood and wildernesses reigned where there had been gardens."

অপাং—রক্ত, রক্ত, সর্বন্ধেই রক্ত—রক্তমোকণ করতে করতে
আক্রিকা এগিরে চলেছে মরণের পথে। প্রামণ্ডলি দাসব্যবসাধীগণ কর্ত্ত্ক বিহত মরকভালে পূর্ণ। বেধানে এক সমর

ছিল উল্লানের শোভা, এখন সেধানে নররক্তের শোভ আর

নির্ক্তনতা। কথিত আছে, নিভিংটোন বখন আফ্রিকার ত্রমণ করতে বাম তথন প্রতি বংসরে প্রায় কুড়ি লক্ষ ফ্রীতদাসকে কাহাকে করে বিদেশে চালান দেওয়া হ'ত।



আফ্রিকার জন্মের অধিবাসী ছুই জন উলঙ্গায় নিত্রো

আফ্রিকার ভারতের অনেক লোক বছকাল যাবং বাস করে আসছে। প্রায় ছয় শত বংসর পূর্বে পোরবন্দরের গুৰুরাটী বণিকেরা আফ্রিকার প্রথমে ব্যবসা করতে যায়। তথনকার দিনে পূর্ব-আফ্রিকায় আরবদের খুব বেশী প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। অনেক ভারতবাসী মোছাসা, কাঞ্লিবার এবং নাররোবীতে দীর্ঘকাল ব্যবসা-বাণিক্য করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এঁদের চেপ্তার সেধানে ভারতীয়দের উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। পোরবন্দরের শাসনকর্তা यथंग अमराम त्य त्मरे ऋषुत्र विराम भिरत्न हिन्दूत्र। উপনিবেশ হাপন করেছে, তখন তিনি ঔপনিবেশিক হিন্দুদের বিধ্যা त्रा (बायन) करत्रन। य जकन हिन्दू (लाकनकत हेला। নিরে যাবার কর পোরবন্দরে এসেছিল, তারাই প্রথমে পোর-বন্ধরের শাসনকর্তার আদেশে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তারা আঞ্জিকার কিরে গিরে অঞার কাতভারেদের कार वर्ग बगल (व जाता मूत्रममान वर्ष श्रद्ध करतर, जर्म

আজিকার প্রবাসী হিন্দুদের মনে বংশচ্যত হওরার আশ্রার বিষাদের ছারা পড়ল। অনেকেই দেশে কিরে সিরে জানালে যে তারা সাগর পার হর নি, বোঘাই থেকে অথবা ভারতের অন্ত কোন বন্দর থেকে কিরে এসেছে। আজিকার যারা রয়ে গেল তারা প্রায় সবাই হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। এরই কলে ভারতীর হিন্দুদের আজিকা যাত্রার উৎসাহ উবে গেল। এর করেক বৎসর পরে ভারবেরা আজিকায় ভারতীরদের আক্রমণ করে তালের উপনিবেশ দখল করে নেয়।

পূর্ব-আফ্রিকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই স্থানর। সমতল ভূমির উপর হঠাং এক একটি পাহাড় যেন মাধা উঁচু করে

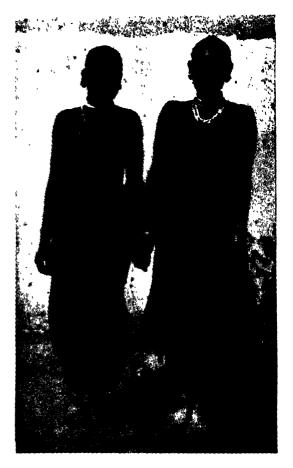

চামডায় তৈরি পোশাক পরিহিত ছুইট নিগ্রো রুবতী দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উপরকার ক্ষমি প্রায়ই ব্ছুর এবং উচ্চাবচ। সমতল অঞ্চলে অনেক কার্যার রাভার ছুংপাশে আনারসের বাগান, আথের ক্ষেত এবং মাবে মাবে কার্পালের ক্ষেত দেখতে পাওরা যার। আনারসের বাগান, আম, কাঁঠাল এবং নারিকেল গাছ আফ্রিকার অনেক কার্যাতেই



আফ্রিকার একধন নিগ্রো পুলিশ কর্মচারী ও তার স্ত্রী

আছে। সমতল অঞ্লের অনেক কার্গার কমির উপর<sup>্</sup>। ভিকা, আবার হ'হাত নীচেই একেবারে শক্ত পাধর।

আফ্রিকার অভ্যন্তর-প্রদেশে এমন অনেক প্রাম আছে বেবানে আজও গ্রী-প্রুষ সকলেই উলঙ্গ থাকে। এরা চাষ-আবাদ কিছুই করে না। গো-পালন এদের একমাত্র হবি। গরুর ছব, গরুর মাংস, শুকর ও ছাগল এদের প্রধান বাছ। এক দিন একটি গ্রামে একটি নালার পাশে একজন না নিপ্রো প্রুষকে সানরত অবস্থার দেখেছিলাম। কি স্কুর স্থাঠিত তার শরীর! নিপ্রোদের মাধার চুল ভেড়ার দোমের মত কোঁকড়ানো। ওদের কান ছোট, নাক চেণ্টা, বুক, হাত, পা বেশ চওড়া এবং পুষ্ট। এদের দেহের রং কালো কুচকুচে। স্থানরত লোকটি তার শরীর ভাল করেই মার্কন করলে, কিন্তু মাধার এক কোঁটা জলও দিল না। কাছে গিয়ে দেখলাম একপ্রকার হল্দে মাটি চুলে মাধানা

ররেছে। এখনও এরা পাল্টান্তা সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক পার নি। করেক জারগার এটান মিশনরীরা তাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। মিশনরীদের কিন্তু এটার্থর্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রতিই উৎদাহ বেশী—লেখাপড়া বা অভাভ বিষর শিক্ষাদানের প্রতি তেমন মনোযোগ নাই। করেকটি প্রামে লক্ষ্য করে দেখেছি প্রত্যেকটি ছেলেমেরের মন্তক মুভিত। 'আলোকপ্রাপ্ত' নিজোরা ছেলেমেরেদের মাথা প্রারই মুভন করে দের। অনেকের ধারণা বার বার মন্তক মুভন করলে চুল আর তেমন কোঁকড়ানো থাকে না।

আজিকার শহরগুলিতে 'ডু-ডু' পোকার ভয়ানক উপদ্রব।
এই পোকার আক্রমণে এখানকার অধিবাসীদের যন্ত্রণার
একশেষ হয়। ডু-ডু পোকা সাধারণত: হাত এবং পায়ের
নপের ভিতরে এমন অদৃষ্ঠভাবে প্রবেশ করে যে, প্রথমে
কিছুই টের পাওয়া যায় না। নথের মধ্যে প্রবেশ করার
পর তারা নথের মাংস থেতে স্কুক্র করে। এতে নথে ভয়্য়র
ব্যথা হয়। আফ্রিকার সর্বত্ত নিগ্রোরা কি করে নথ হড়ে
৬ু-ডু পোকা বের করতে হয় তা বেশ ভাল করে জানে।
ডু-ডু পোকা দংশন করবামাত্রই তার প্রতিকারের জ্লু যত্রবান
হওয়া আবশ্রক—সময়ে সাবধান না হলে অনেক সময়
দপ্ত স্থান বিষাক্ত হয়ে যায়, তথন অঙ্গছেদ ছাড়া অস্ত উপায়
থাকে না। ডু-ডু পোকাকে ইংরেজীতে Giggers বলে।



আফ্রিকার ব্হুলের গণ্ডার

আজিকার অনেক শহরে খোজা মুসলমান, গুজরাটী হিন্দু
এবং পঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাস করে।
বহু শিখ মোজাসা, জাঞ্জিবার, নাররোবী ইত্যাদি শহরে দিনমঙ্গুরি করে জীবিকা অর্জন করেছে। খোজা মুসলমান এবং
গুজরাটী হিন্দুদের নিগ্রোরা এবং আরবেরা তেমন সন্মানের
চক্ষে দেখে না। কেননা তারা আঘাত পেলে আঘাত কিরিরে.
দের না। আরব এবং নিগ্রোরা প্রথম প্রথম শিখদেরও অবহেলার চক্ষে দেখত—পথে বাটে তুছে-ভাছিল্য করত।
শিখরা অনেক দিন সে অত্যাচার সহু করেছিল, কিছু হুঠাং



পূর্ব্য-আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলের একটি পাছশালা

এক দিন কালসিং নামক একজন শিখ তলোয়ার হাতে করে মোখাসার বাজারে বিচরণ করতে থাকে এবং কয়েকজন আরব, নিগ্রো এবং সোমালিকে হত্যা করে। এর পর থেকে শিখদের আরব ও নিগ্রোরা বেশ সমীহ করতে আরম্ভ করে এবং শিখদের শিখ না বলে কোলাসিংহা' নাম দেয়।

আফ্রিকার উচ্চভূমিতে ভারতবাসী ক্রমি কিনতে পারে না।
আপন ইচ্ছামত বাড়ীখর তৈরি করতেও পারে না। ডাকবাংলোতে গিয়ে টাকা খরচ করে থাকবার সঙ্গতিও অধিকাংশ
ভারতবাসীর নেই। ইউরোপীয় হোটেলেও তাদের প্রবেশ
নিষেধ। ইউরোপীয় রেভার তৈ ভারতবাসীর প্রতি অনাদর
প্রদর্শন করা হয়।

নির্থোদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার স্থযোগ বর্ত্তমান লেখকের হরেছিল। দেখেছি তারা বেশী কথা বলে না। তারা একতারার মত একপ্রকার বাছযন্ত্র বাদনে পটু। কেনিরাতে এক দিন পথের পাশে বসে চারদিকের দৃশু দেখছিলাম। এমন সমর কতকগুলি নিগ্রো মেরে পাশ দিরে চঞ্চল চরণে ফ্রুত্তগতিতে চলে গেল। তাদের নাকে নথ বুল্ছে হিন্দুস্থানী মেরেদের মত—হাতে এবং পারে তারা কাচের গহনা পরেছে। শরীরের সর্বত্র উল্কি কাটা। নিগ্রোদের মধ্যে অঙ্গশোভা বর্ত্তনের জন্ম উল্কি পরা, দাঁত উঠিরে কেলা, মাধার হল্দে মাটি যাধা, নাকে এবং কানে ছিল্ল করে নানারূপ গহনা পরা ইত্যাদি নানা উৎকট প্রধা প্রচলিত আছে।

আফ্রিকার ক্ললে হাকার হাকার হরিণ একসকে বিচরণ করে। বৃদ্ধ গরু, উটপাৰী, কেরা, ক্লিরাক প্রভৃতিও এবানকার ক্রব্যচারী ক্লাবোরার। ক্লিরাকগুলি ববন যাবা ছলিরে দলে দলে এক ভারগা হতে অন্ত ভারগার যেতে থাকে—তথনকার দৃষ্ঠটি উপভোগ্য। আফ্রিকার ভঙ্গলের বর্গ মহিষ অত্যন্ত ভররর ভীব। সিংহ পর্যন্ত এই বুনো মোষের কাছে সংগ্রামে পরাত হয়।

আফ্রিকার জ্বলের হাতীর পাল বড় বড় সিংহকে যথম একযোগে আক্রমণ করে তথন সিংহ প্রাণের ভরে পালাতে বাধ্য হয়। হাতী প্রায়ই জ্বলাভূমিতে থাকে।

আফ্রিকার শহরে যে পদ্লীতে ভারতীয়ের। থাকে সেই
অঞ্চলের একটা বৈষমামূলক আচরণ লক্ষ্য করে মনে বেদনা
অন্থত্য করেছিলাম। সেধানে প্রীষ্টান ভারতীয়েরা ভাদের
ক্রীজা করেছে একটি নিতান্ত সাদামাটা ঘরে। নিগ্রোদের স্থায়
ভারতীয়েরাও খেতাঙ্গদের ক্রীজার ছায়া মাড়াতে পারে না।
ওদিকে আবার বোরাদের মসন্দিদে বোরা ছাড়া অন্ত মুসলমান
অথবা নিগ্রোর প্রবেশ নিষেধ। নিগ্রোরা যদি কেন্ট মুসলমান
ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তবে তাদের সিয়া ধর্মে দীক্ষিত করা
হয় না। পূর্বেই বলেছি আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই খোজা
মুসলমানের বাস। খোজা গ্রীলোকেরা বাঙালী মেরেদের ধরণে
শাড়ী পরেন। তাদের ধর্মপুত্তক নাকি পুরাতন সিন্ধী অক্ষরে
লেখা।

নিগ্রেজাতির দেশ আফ্রিকাকে ইউরোপীর শক্তিপুঞ্ক ভাগ-বাঁটোরারা করে নিরে বেশ আরামেই প্রভুত্ব করছে। বেলজিরম দর্শল করে রেখেছে কলো প্রদেশ; করাসীর অধীনে সাহারা, ব্রিটশের অধীনে পূর্ব্ব-আফ্রিকা, পশ্চিম-আফ্রিকা, মধ্য-আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা; পর্ভূমীকের অধীনে আছে পূর্ব্ব-আফ্রিকার কিরদংশ, তারপর আছে অভাত ছোট ছোট

রাজ্য-ভারবরা মিশর এবং ভারও করেকটা ভারগা দখল করে রেখেছে। নিগ্রোরা বধনই স্বাধীন হবার জন্ম বিজ্ঞাহ করে, তথনই বিদেশীরা ভাদের কঠোর হভে দমন করে। নিগ্রোরা স্বাধীনভার বঙ্গ অনেকবার সংগ্রাম করেছে। ব্রিটশের সঙ্গেও তারা জোর লভেছিল। ত্রিটলের আগমনের পূর্বে আরবদের সঙ্গেও ভারা অনেকবার লভাই করেছিল। কিন্ত আধনিক মারণাগ্রের সামনে ভাদের বর্ণা, ভীর ধন্থক কার্য্যকরী হতে পারে नि। ছলে কৌশলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্চ আক্রিকার উপর আধিপতা বিস্তার করে এবং দীর্ঘকাল ধরে অকথ্য

অত্যাচার-উৎপীড়ন করে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।
এমনিভাবে জাতি যথন অবন্তির শেষ সোণানে এসে দাঁড়াল
তবন করেকজন দেশপ্রেমিক নিরো বদেশের হর্গতি দুরীকরণ মানসে আমেরিকায় একটি সমিতি গঠন করলেন—তার
নাম African Communities League—অর্থাৎ 'আফ্রিকার
আদিম অবিবাসী সভ্য'। এই সমিতি নানা বাধাবিপত্তির ভিতর
দিরে নিগ্রোদের জ্বাগত বাধীনতার দাবি প্রচার করতে
লাগল। এই সমিতি কর্জ্বক একখানি মাসিক পত্রিকা
প্রকাশিত হয়, তার নাম 'Negro World' এই পত্রিকা
খানিতে অনেক স্কৃতিন্তিত রচনা প্রকাশিত হয়। নিগ্রো
ভাতির মুক্তির পথ প্রশন্ত ও নিষ্কৃত্বক করবার উদ্দেশ্যে

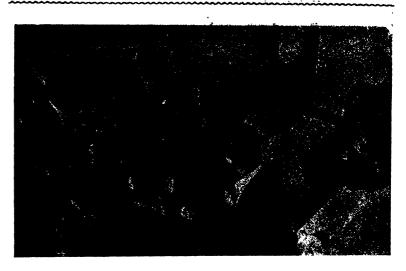

আঞ্জিকায় 'আদিম অধিবাসী সভ্যে'র সভ্যাগৰ

জাতীরতাবাদী নিথোরা আফ্রিকাকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে জোরগলায় দাবি করতে স্থক্ক করেছে। প্রেসিডেন্ট মার্কাস গারভি অত্যাচরিত নিথোদের বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার জ্বান্ত নিমোক্ত কথাগুলি বলেছেন:

"What is good for the whiteman is equally good for the negro, namely, freedom, liberty, and equality. If the Englishman claims England, the Frenchman France, the Italians Italy, as their native habitat, then the negroes claim Africa and will shed blood for their claim.

প্রকাশিত হয়, তার নাম 'Negro World' এই পাএকা- "The bloodiest of all wars is yet to come, when ধানিতে অনেক স্টিন্তিত রচনা প্রকাশিত হয়। নিজো Europe will match its strength against Asia and that will be the negro's opportunity to draw sword for Africa's redemption."

তাংগ্র্যা—"শিবিত নিঞারা
নিক্ষেদর অবস্থার উন্নতির জন্ত
আক্রিকার গণতান্ত্রিকতার প্রবর্তন
কামনা করেন। নিঞাজাতি
নিক্ষেদর জাতীর সন্তাকে কিরে
পাবার জন্ত যে ব্যাকুলতা অন্তত্তব করছে, তাতে মনে হর ভবিন্ততে
শত বাধাবিদ্ব অতিক্রম করে তারা
পরবন্ধতার শৃথালমুক্ত হরে নিজেদের
মাতৃভূমিকে গৌরবের আসনে
প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

বাধীনতা এবং সাম্য খেতালের পকে বেমন কল্যাণকর নিএোর পক্তেও তেমনি সমভাবে মঙ্গলভানক। ইংরেজ বদি ইংলওকে, করাসী বদি ক্রালকে, ইটালীর বদি ইটালীকে



পূর্ব-আজিকার বদলে সিংহ

নিৰেদের বাসভূমি বলে দাবি করতে পারে তা হলে নিগ্রোরাও আফ্রিকার উপর তাদের দাবি কানাতে পারে এবং এই দাবি আদার করবার করে তারা রক্তপাতেও কৃষ্ঠিত হবে না।… স্থাপেকা ভরাবহ মুদ্ধ আসতে এখনও অনেক দেরি। সেই

ষ্টে এশিরার সঙ্গে ইউরোপের শক্তি-প্রতিবোগিতার পরীদ। হবে এবং আজিকার মৃক্তির ২ন্ত তরবারি কোষমুক্ত করবার সেই হবে নিধোদের প্রবর্গ-প্রযোগ।"

# **শ্রীঅরবিন্দ**

#### विशेदिकनात्रायम बाय

মহাশুছে অনম্ভ নীলিমা;
অনম্ভ মাধ্রী রাজে নীলাম্ সলিলে,
ব্যানমগ্ব অরবিদ্দ ক্ষি!
কুমারিকা উচ্ছলিতা ব্যানমহিমার,
প্রভাতের নবার্ক-স্থপন
সিদ্ধুর সলিল মাঝে উন্তরিল আসি'
চেতনার দিব্য রূপান্তরে
অনম্ভের হন্দ বিকশিরা—
বুর্ত হ'ল বুগ-শুকু সাধনা-প্রাদণে
ভাগবত অহুভূতি।

দৃষ্ঠ যাহা, অদৃষ্ঠ অতলে অন্তরীকে আছে বহুমান---ক্তমাৰে প্ৰাণময় মনোময় ত্বরূপ ধরি'---আনিলে সেধায় তুমি বিবর্ত্তন খ্রু অমুসরি' ভাগবত মানস-বিসার। অভান্ত দৃষ্টিতে ভাগে সেই উৰ্দায়নে মানব-চেতনা লীলায়িত মুক্তির আবেলে ! কামনা তোমার নছে ভৌগোলিক ভারতের বাধীনতা ভগু ৷ তুমি দিলে রূপ তার অমর আ্যার चर्यात्रं निश-जविकादत । দিলে বাণী, ভারতের নিমন্ত্রণ ঘরে ঘরে নিবিল জগতে।

অগ্নি-গর্ড মন্ত্র তব বেজেছিল একদিন বদেশের সেবা লাগি'। হঃব, ক্লেশ্য, কারাবাস অ্যান রেবেছে ওই বর্ণোব্দুল ছবি তপস্তা-ভাশ্বর। আদর্শের লাগি' নিলে স্থান নীরব নিভতে যোগ মাঝে মৌন সাধনায়। বীৰ হ'তে বিরাট রক্ষের মত সে সাধনা চলে আৰু বিখের বিমুক্তি লাগি'---নহে শুধু ভারতের। পার্থিব সন্তায় দিব্যভাব নিশ্চিত বিকাশ---এ তোমারি বাণী এ সাধনা অব্যয় তোষার----যে ভারতে বেসেছিলে ভালো---ষার লাগি' সাধনা তোমার অবিশ্রান্ত চলে অবিরত--সে ভারত বন্ধ আৰি বক্ষে ধরে তোমার গৌরব।

তোমার সাধনা--তোমার জানের বিভা, তোমার সে দিব্য অহুভূতি---আমারে দিয়েছ তুমি, আমারে করেছ বছ---আমারে দিয়েছ এক আদর্শ মহান। আমি সেধা শুধু আমি নর— স্টিমাৰে এক জীবকোষ.---এ আমির মধ্যে আছে কেগে निशिरमत मम्हे अश्वन। ছন্দ ভার অকুরন্ত চলে প্ৰাণসোতে মানস-ভেলাৰ উর্দ্বগতি, অভিমানসের जनक जात्नात (करन ! ভোষার পাৰিব রূপে দিব্য ভাবে হক্ষ ভূমি, দেব, ভোমারে প্রণাম।

# সরস্বতী

## **জীসরোজকুমার সাহা**

"যা কুন্দেন্দু ত্যারহারধবলা যা বেতপদ্মাসনা যা বীণাবরদ্বমণ্ডিতকরা যা শুলব্রারতা। যা ব্রহ্মাচ্যতশহর প্রভৃতিভিঃ দেবৈঃ সদা বন্দিতা সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষকাভ্যাপহা ॥"

স্প্র অতীতকাল থেকে কত রূপেই না বন্দনা হরেছে বিস্থার অবিঠাত্রী দেবী সরস্তীর! কত মূনি-শ্বষি দেবীর উদ্দেশে কত স্নোক রচনা করলেন, কত কবিই না স্ষ্টি করলেন তব-স্বতি, বন্দনা-শীতি স্নালিত মধ্র ছন্দে। গ্রন্থার সেরস্বতীর বন্দনা করা প্রাচীনকালের কবিদের একটি প্রধাস্তর্মণ ছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যে এর প্রচ্র নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতের আবস্তেও আমরা দেবি—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো ক্ষমুদীরয়েং।"\*

কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও কবিগণ এই প্রথা অন্সরণ করেছেন। কৃতিবাস বলেন—

'গরগতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।' তাই – 'হুন্তিবাস রচে দীত সরগতী বরে।' বিশ্বয়গুপ্তও বললেন—( পদ্মাপুরাণ )

'সরবতী দেবী বন্দম বচনদেবতা।' ভবানীপ্রসাদ ( ছুর্গামঙ্গল ) গাইলেন—

'প্রণাম করিয়ে মা কল্যাণী সরস্বতী।'

ভবানীশম্বর "মঙ্গলচন্তী পাঞ্চালিকা" রচনা করতে করতে লিশলেন—

'প্রণতি করিয়া বন্দম ভারতী চরণে।' চৈত্য ভাগবতকারের—

'ৰিংখার ক্ষ্রার তাঁর শুরা সরস্বতী।' ছঃখী ক্সামদাস (গোবিদ্দমঙ্গল) গাইলেন— 'সরস্বতী বন্দো মাগে। মধুর পঞ্চম রাগে

বিষ্ণুর বল্পভা বীণাপাণি।' কুকুর মহম্মদ 'গোপীচক্তের সন্ন্যাসে'র প্রসক্তে বললেন— 'নম মাতা সরবতী বিধ্যাত সংসারে।'

এ ছাড়া মুকুন্দরায় ( কবিকঙ্গ চণ্ডী ), ভারতচক্ষ ( অরণামগল ), রামপ্রদাদ ( বিভাস্ন্দর ), প্রেমানন্দ দাস ( মনসার
ভাগান ) প্রভৃতি সে মুগের বাঙালী কবিগণ তাঁদের নিজ নিজ
প্রস্থে এক-একট 'সরস্বতী তব' প্রদান করেছেন।

বৈদিক বুগের আরম্ভ খেকে এত ভব-শুতি খুব কম দেব-দেবীর উদ্দেশেই রচিত হরেছে। প্রাচীন আর্থপণের কাছে সরস্বতী কেবল মানবেরই উপাস্ত দেবী ছিলেন না, দেবতা-গণও তাঁকে রীতিমত শ্রহাডক্তি করতেন। মাছ্ম তাঁরই ফ্রপার পার কথা বলবার শক্তি, শুরু মাছ্ম কেন সর্ব চরাচর তাঁরই আশিস্থারার অভিষিক্ত। তিনি বিপুল শক্তিসরপিণী, তাঁকে কেন্দ্র করে আর্থ-শ্বিগণের শ্বরনা-কল্পনার বিরাম ছিল না। বর্গে তিনি দেবতা-পদ্ধগণের প্রির হতে প্রির দেবী, মতে মানব-সংকৃতির উৎসক্ষপ।

এ হেন দেবীর মাহাস্বোর কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনে আগে। প্রাচীন আর্থগণ নানা শক্তির প্রতীক্রণে বহু দেবদেবীরই করনা করেছিলেন। সরস্বতীও তাঁদের করনা এবং উপলব্বির স্ক্রী। জ্ঞান ও বিশ্বার অধিঠাত্রী দেবতারণে যে ঐব্রিক শক্তির তাঁরা করনা করলেন, সেই শক্তিরই নাম দিলেন সরস্বতী। আর্বদের কাছে 'সরস্বতী' শক্তিছিল অত্যম্ভ প্রির। 'সরস্বতী' নামের মোহ থেকে মুক্ত হওয়াছিল তাঁদের শক্তির বাইরে। আর্বদের এই বিশিপ্ত মনোভাবের কারণ কানতে হলে কিঞ্চিং ঐতিহাসিক তথ্যামুসন্ধান করার প্রয়োকন।

#### সরস্বতী শব্দের নিক্রক্তি

যাত্ব তাঁর নিরুক্তে (২, ২০) সরস্বতী শব্দের ছটি অর্থ করেছেন, 'নদীরূপা' ও 'দেবতারূপা'—"—সরস্বতী ইতি এতঞ্চ নদীবদেবতাবচ্চ নিগমা ভবস্তি।"

১, ৩, ১২ ৰগ্ভায়ে সায়ণ বলেছেন---

"বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহ্বদ্বেতা নদীরূপা চ।"

শংগদ আলোচনা করলে সরস্বতীর উভয় অংশ রই
সার্থ কতা দেখা যার। 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ হৈ 'জল'
ভির অন্ত কিছু ছিল না, তা বেদের গোড়ার দিকের মন্ত্র থেকে
বেশ বোঝা যার। কেউ কেউ 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ
করেছেন ক্যোতি এবং এ নিয়ে তর্কেরও অবতারণা করছেন
যথেষ্ট। তবে আমাদের মনে হয় বেদের পরবর্তী রূপে হয়
ত 'সরস্' শব্দের অর্থের রূপান্তর ঘটেছিল, কিন্তু বৈদিক
মুগে 'সরস্' শব্দের হারা জলক্ষেই বুঝাত।

#### সরবতী নদী ও জার্বগণ

অতি প্রাচীনকালে আর্থকাতি কেমন করে কোন্ কোন্ ছান অতিক্রম করে ভারতবর্ধে প্রবেশ করেছিলেন ভার বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাস্তিক হলেও সংক্রেপে ছ্-একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

<sup>\*</sup> মহাভারতের প্রাচীন নাম 'কর', 'করো নামেতি— হাসোহরং শ্রেতিবা বিকিনীর্ণা। মহাভারত, আদি ৬২ আঃ, ২২ লোক।

ভারতের বাইরৈ যে নদীর তীরে ছিল আর্বগণের আদিম বাসহান সেই নদীর উভর তীর ছিল অত্যন্ত উর্বর, জল বাছ, বছ ও নির্মণ। উজ্ঞ নদীর চতুর্দিকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্বন্ত সপ্ত সিত্তু (হপ্তহেন্দ্) প্রবাহিত হ'ত। এই সপ্তসিদ্ধুসমবিত ভূমিতে সপ্তসিদ্ধুর অভতম সরস্বতী নদীর তীরে ইরাণী ও বৈদিক আর্বগণ বাস করতেন। বর্তমান অক্সস্ (Oxus) নদের প্রাচীন প্রবাহের সপ্ত শাধাই ছিল সপ্তসিদ্ধু বা হপ্তহেন্দ্। এইবানেই আর্বলাতির মধ্যে হয় ত বিবাদ বাবে অথবা কোন নৈস্পিক বিপংপাতে আর্বলাতির এক শাবা উত্তর-পশ্চিম ছার দিয়ে ভারতবর্বে প্রবেশ করেন।

ভার্বদের ভারতে ভাগমন সহছে কিছু কিছু উপকরণ ধরেদে পাওরা যার। কিন্তু বৈদিক স্থক্ত হতে এ সহছে একেলারে গোড়াকার খবর কিছুই ভানতে পারা যার না। ভার্যদের ভ্রমণের ভাতি সামান্ত তথ্যই ধরেদ হতে পাওরা যার। প্রথমে ভার্যের কাবুল নদের উপত্যকা দগল করেন। ক্রমে শতক্র ও পঞ্চাবের ঈশান কোণ পর্যন্ত ভাঁদের অধিকারে এনেছিল। কিছুকাল পরে প্র্বিদিকাভিমুবে তারা ভারও ভ্রমের হতে লাগলেন এবং সরস্বতী নদীর ছই তীরে বসতি স্থাপন করতে করতে গাঙ্গের ভূমির শীর্ষদেশ পর্যন্ত ভাবিকার করলেন—ধ্রেদের স্থক্ত হতে এ ছাড়া ভার বেশী কিছু জানা যার না। ভার্যেরা যখন ক্রে পাঞ্চাল ভ্রমিকার করেন তখন ধ্রেদের স্থক্ত রচনার পর্ব শেষ হয়ে গেছে।

তা হলে দেখা যাছে আর্বেরা ভারতে এসে প্রথম যেহানে বগতি স্থান করলেন তা পঞ্চনদীর দেশ। ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতপ্তা, বিপাশা ও শতক্রে এই হ'ল সেই পাচটি নদী। আর্থদের আদিম বাসন্থান ছিল সপ্তদিমুসমন্বিত ভূতাগ। এখানেও মিলল পাঁচটি নদী। স্থানটি তাঁদের মনের মতনই হ'ল। কিছু সাতের মহিমা তাঁদের মনোমধ্যে ছিল বরষ্ল হয়ে—আজ্পন্নের অভ্যন্ত নাম তাঁরো ভোলেন কেমন করে? তাই আরও ছটি নদীর নাম মিলিরে নিয়ে তাঁরা নব বাসন্থ্যিরও নাম দিলেন সম্পর্জি বক্লার রেথে অপরটির নাম রাখলেন সরস্কী। সরস্কী নদীর উভয় তীরেই তাঁরা বসতি স্থাপন করেন।

'সপ্ত' সংখ্যাট ছিল আর্থদের অতি প্রিয়। তাঁরা 'তিন'
প্রভৃতি সংখ্যার ভার সাতকে অতি পরিত্র বলে মনে করতেন।
সপ্তসিত্ব—সাতট নদী। সাতট নদীবিশিষ্ট প্রদেশও সপ্তসিত্ব।
আর্থদের বসতি বিভারের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির নাম কিছু কিছু
পরিবর্তিত হয়েছিল বটে, কিছু সাত সংখ্যাটর মোহ তাঁরা
কোন দিনই ছাছতে পারেন নি। সাতকে অক্র রাবতে
তাঁদের চেষ্টার ক্রট ছিল না। নদী সম্পর্কে কোবাও কোবাও
সাতের সংখ্যা যে কখন অতিক্রম করে নি এমন নয়, তবে
সাতকে তাঁরা একেবারে পরিহার করতে পারেন নি। বংগদে

সরবতীর ভগিনীর সংখা৷ কখনও সাত হরেছে এবং আর্থ শ্বিগণ প্রার্থনা করেছেন—

উত নরপ্রিয়া প্রিয়াস্থ সপ্তবসা সুঞ্জী।

সরস্বতী ভোম্যাভ্— ৬,৬১,১০
সপ্তনদীরূপা সপ্তভগিনীসম্পন্না আমাদের প্রিরতমা সরস্বতী
আমাদের স্ততিভাজন হোন। ক্বনও আবার সরস্বতীকে
নিরেই তাঁরা সাত ভগিনী হয়েছেন; তাই ত্রিলোকব্যাপিনী
এই 'সপ্তধাতু'—সপ্তাবরবা।

আর্থগণ ভারতে প্রবেশ করে প্রথম পঞ্চল প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত ছড়িরে পড়েছিলেন। ক্রমে তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারও পূর্বে এবং মধ্যভারতাভিমুখে প্রসারলাভ করে,—প্রয়েজনাম্পারে তথন তাঁরা আবার শৃতন করে সপ্রসিদ্ধর নামকরণ করলেন। হরিবারের স্থরেণ, পৃকরের স্প্রভা, হিমালরের উপর দিয়ে প্রবাহিত বিমলোদা, কুরুক্তেরের ওববতী, নৈমিষারণাের কাঞ্চনাক্ষী, কোশলের মনােরমা ও গরার বিশালা তথন সপ্রসরস্বতী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। মহাভারতে দেখি এই সপ্রনার সমষ্টি সরস্বতী নাম ধারণ করেছে। ক্রমশং আর্থসভাতা যথন দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত হয়ে পড়ল, তথন দেখতে পাই—সপ্রসিদ্ধর হ'ল সম্পূর্ণ নৃতন নামকরণ। উত্তর ভারতের সিদ্ধ, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনার সদ্দেশিক-ভারতের নর্মাণ, গোদাবরী, কাবেরীও বৃত্তিমতী পবিজ্বভা রূপে নৃতন না্ম লাভ করে হিন্দুর প্রাচনার সঙ্গে হক্ত হ'ল। তথন থেকে আরু পর্যন্ত সপ্রসিদ্ধকে আবহান করে হিন্দু বলে—

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্শ্বদে সিদ্ধকাবেরি ভলেহন্মিন সন্মিধিং কুরু।"

সরস্বতী নদী ছিল আর্থদের কাছে পরম পবিত্র। এই
নদীর তীরে মুনি-ক্ষিরা অবস্থান করতেন। বহু রাজাও এঁর
কুলে বাস করেছিলেন ( বক্—৮,২১,১৮) "পঞ্চলাতা" এঁরই
তটে ববিত হরেছিল (৬,৬১,১২)। সর্বোন্তম তীর্ণ ছিল
সরস্বতী। এই নদীর তীরে প্রকাপতি ব্রহ্মাও দেবতাগণ পূর্বকল্প
যজ্ঞ করেছিলেন এবং ভারতভূমিকে কর্মভূমিরূপে বর্ণ করে
সরস্বতীর তীরবর্তী ব্রহ্মাবত প্রদেশকে তপভার উপযোগী,
পবিত্রতম ও সর্বোন্তম স্থানরূপে নির্বাচিত করেন।

বর্তমান যুগে গঙ্গার যেমন মাহাত্মা পূর্বে সরবতীর গৌরব ভদপেকা অধিকই ছিল। সরবতীকে প্রাচীন আর্থগণ এত ভালবাসতেন যে, যেখানে তারা গেছেন সেইখানেই এই নাম নদীবিশেষের উপর আরোপ করে এর ত্বতিকে জাগিরে রেংং-ছেন। গঙ্গা, যমুনা, সরবতীর সঙ্গমন্থলই প্ররাগতীর্থ। এমন কি বাংলাদেশে হগলীর নিকটে জিবেশতে একট নদীকে সরবতী আখ্যা প্রদান করা হরেছে।

ব্যুত: এমন কোন স্থৃতি, পুরাণ, ইতিহাস নেই বাতে সরস্থী নদী ও তার তীরবর্তী অঞ্চসমূহের বর্ণনা করা হয় নি। মহাভারতের শল্যপর্বে গদার্দ্ধ পর্বের বলদেব তীর্থযাত্রাব্যার এবং সারস্বতোপাধ্যানে এই সরস্বতী নদী ও
কুরুক্কেত্রের মহিমা কীর্তিভ হরেছে। বলদেব শ্রেষ্ঠ তীর্থ
সরস্বতীর উৎপত্তিছান প্লক্ক-প্রশ্রবণ দেখে প্রত্যাবর্তন-কালে
বলেছিলেন—

সরস্বতীবাসসমা কুতো রতি: ?
সরস্বতীবাসসমা কুতো গুণা: ?
সরস্বতীং প্রাপ্যদিব গতা ক্ষমা।
সদা শ্বরিশ্বন্ধি নদীং সরস্বতীয়। ইত্যাদি

বলদেবের তীর্থ বাজার বহুপুর্বেই সরস্বতীর রহং একাংশ আন্তঃসলিলা হয়। সেই স্থান বিনশন প্রদেশ নামে গাতি-লাভ করে। এই বিনশন প্রদেশ বর্তমান উদরপুর, মেবার ও রাজপুতানার পশ্চিম প্রান্তভাগের মরুপ্রদেশ—বিনশন প্রদেশও তীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছিল এবং প্রাচীন শাস্তাদিতে এর মহিমা বহু স্থানে কীতিত হয়েছে।

হিমালয়ের প্লক্ষ-প্রজ্ঞবন থেকে সরস্বতী নদীর উৎপতি।
এটই বেদোক্ত মূল্য সরস্বতী মহানদী। এর পূর্বাংশ কুরুক্রে স্থাণ্ডীর্থ আন্ধ পর্যন্ত বিভ্যান, এর স্থাংশ বিনশন
প্রদেশ এবং শেষাংশ আরাবন্ধী পর্বতশ্রেণী থেকে উবিত পশ্চিমভারতের সরস্বতী। এই জংশ পশ্চিম-দক্ষিণ সিম্নপুর পাটনা
আর্থাং মাতৃগন্ধার নিকট আন্ধ্য প্রবাহিত হয়ে কছে ও
ভারকার পাশে সমুদ্রের ধান্থিতে মিলিত হয়েছে।

কোন কোন পণ্ডিত অহুমান করেন, পারসিকদিগের জেন্দঅবেন্ডা গ্রন্থে আফগানিস্থানের পূর্বাঞ্চল বা Arachosia-র যে
'হরবৈ তী' নদীর উদ্ধেব আছে, বস্তুতঃ সেইটিই বুল সরস্বতী।
পরে আর্থিণ পঞ্চাবের নদীর নাম দিরেছিলেন সরস্বতী। কিন্তু
বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিশুর্নিত ভাবে আলোচনা করা
সম্ভব নয়।

ৰগ্বেদে আমরা দেখি, সরবতী অন্ত:সলিলা হবার পূর্বে এর মত বেগবতী নদী ভারতবর্বে আর ছিল না। হিমগিরি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এর প্রবাহ ছিল অপ্রতিহত এবং এই নদীর প্রচণ্ড প্রবাহ শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করণার্থ আর্থদের নিকট ছিল সুরক্ষিত ছর্গের সুদৃঢ় ছার-স্বরুপ।

শাগ্রাদিতে এই হ্পাসির প্রাচীন নদীর উদ্বৈশ্র যে কত ভব-ছতি ও উক্তি আছে তা বলে শেষ করা যার না। সরবতী নদী ছিল, আর্বদের প্রাণবর্গণ। এর কল পান করে এরই তীরবর্তী উর্বর ভূমিতে চাষ-বাস করে তাঁরা কীবন-বারণ করতেন। আর্থবিগণ এই নদীর তীরে করতেন যাগ-যঞ্জ, জানচর্চা। সারবত প্রদেশই ব্রহ্মাবর্ত নামে অভিহিত হয়ে-ছিল এবং ব্রহ্মাবর্ত (বিকেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো সারা ভারতে ছড়িরে পড়ে। এক ক্র্যার ব্রহ্মাব্ত আর্থ-সভ্যতার প্রাণকেক্স হয়ে ওঠে এবং এর দ্বারা সারবত প্রদেশের মহিমাই কীর্তিত হয়। ভারপর কালক্রমে নদী সরবতী এক দিন দেবী সরবতীতে পরিণত হলেন। তথন আর্থদের অব্যাস্থচিন্তাবারা একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছে। কলনার জারা সন্ধান পেরেছেন বর্গলোকের, ব্যাননেত্রে দেখছেন নানা দেব-দেবীর বৃতি। যে প্রাকৃতিক শক্তিনিচরের তারা ছিলেন উপাসক সেই শক্তি-গুলিকে ব্যানলোকের এক একটি দেব অথবা দেবীর সদ্দে মিলিরে দিতে লাগলেন। জ্ঞান ও বিভা, শক্তি ও সাধনার দেবী হলেন সরবতী। সরবতী নদীর তীরে জ্ঞান ও বিভা-চর্চা হ'ত বলেই যে জ্ঞানের দেবী 'সরবতী' জ্ঞানা লাভ করেছিলেন তা সহকেই জ্ঞ্মান করা যার। সরবতী নদীর উপর জার্যদের ভক্তি বিখাস ও ভালবাসা ছিল জ্মীম। তাই বর্গেও সরবতী সর্বশক্তিমন্ধী, দেবতাদিগের পরম প্রির, পরমারাধ্যা, সকল দেবদেবীর শীর্ষহানীয়া।

"অধিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।" ঋক—২ ৪১ ১৬ ঋষিগণ দেবী সরস্বতীর রূপও বর্ণনা করলেন—সরস্বতী শুক্রবর্ণা (ঋক—৭ ৯৫৬; ৭৯৬.৩)। তিনি ভীষণ হিরশ্বর রবে আরুচা—

"উত স্যান: সরস্বতী ধোরা হিরণ্যবত নি"— ঋক— ৬.৬১.৭।

#### দেবী ভারতী ও বাগ্দেবী

ভরত নামে আর্থদিগের একট শাখা সিদ্ধুনদ অতিক্রম করে সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হন এবং এই নদীর তীরে কিছুকাল বসবাস করেন। তারাই সম্ভবতঃ তাদের ক্লাভি-নামে সরস্বতীকে 'ভারতী'রূপে আগ্যায়িত করেছিলেন, কারণ বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করলে আমরা সরস্বতী ও ভারতীকে অভিন্নারূপেই পাই।

শুক্ল যজুর্বেদ বলেন, সরস্বতী 'অন্বিজ্যাং পত্নী' (১৯৯৪)।
শুক্ল যজুর্বেদের বছস্থানেই সুরস্বতী ও অন্বিদ্ধের সন্থন্ধের উল্লেখ
পাওয়া যায়। যজুর্বেদে একটি আখ্যায়িকা আছে—দেবতায়া
একবার এক যজ্ঞ করেন; সেই যজ্ঞে অবিষয় ভিষণ রূপে এবং
সরস্বতী 'বাচা'—এরীলক্ষণা বাক্ সাহায্যে ইজ্রের বীর্ষ-সামর্থ্য
বিবান করেছিলেন। এখানে আমরা প্রথম বাকের (বাক্যের)
সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক দেবতে পাই। যখন তিনি বাক্য ছারা
ইজ্রের বলাবান করেছিলেন তখন তাঁকে 'বান্দেবী' বলা বেতে
পারে। ধ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ স্ক্রেড দেবী বাক্ নিক্ষের
পরিচয় নিক্ষেই দিতেছেন—

'আমি রুদ্রগণ ও বস্থাণের সহিত বিচরণ করি। আমি আদিত্য প্রতৃতি সকল দেবতাগণের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র ও বরুণকে বারণ করি। আমি ইস্রু, আরি ও অবিষয়কে অবলম্বন করি।'

'আমি রাজ্যের অধিঠাতী, জানসম্পন্ন এবং বজোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেঠ।' মাৰ্

'দেবতা ও মন্ত্রগণ বাঁহার শরণাপন্ন হর, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ দিরা থাকি। বাহাকে মনে করিব তাহাকে আমি বলবান, ভোতা, ঋষি বা বুছিমান করিতে পারি। সমুজে জলের মধ্যে আমার অবস্থান, ইত্যাদি।'

বাক্ ও সরবতীর গুণরাশির মধ্যে পার্থ ক্য বিশেষ পরিলক্ষিত হর না, তবে ঋগ্বেদের রূগে যে বাক্ ও সরবতী একই
দেবী ছিলেন না একথা বলা যার। পরবর্তী আহ্মণ্য-মূগেই
এই ছই দেবী অভিনা হরে যান। ঐতরের আহ্মণ স্পষ্ট
নির্দেশ দিছেন যে, বাক্ই সরবতী। শতপথ আহ্মণও
(৩,৯১.৭) বলেছেন—"বাবৈ সরবতী।"

মোটের উপর বৈদিক ও ত্রাহ্মণ্য সাহিত্য আলোচনা করে আমরা বাক্, ভারতী ও সরস্বতীকে অভিনারণেই পাই। ইড়াও ক্রমে সরস্বতীর সঙ্গে মিশে যান এবং ভারতবাসী সেই বৈদিক যুগ থেকেই সরস্বতীর আরাধনা করতে আরম্ভ করেন। আব্দও সমগ্র ভারত বুড়ে তাঁর পৃকা-অর্চনা। বিভিন্ন যুগে विভिन्न ऋत्भ रेविक एमवरमवीशत्मत्र भूका-व्यर्धना इरहरू, जाएनत প্রতি শ্রমাভব্তিরও তারতমা ঘটেছে, অনেকে বিশ্বতির অস্তরালেও চলে গেছেন। কিন্তু দেবী সরস্বতী স্ব্দূর বৈদিক যুগ হতে আৰু পৰ্যন্ত সমভাবে পুৰিতা হয়ে আসছেন। পাণিনির 'দিব' ধাতুর দশবিধ অর্থান্থায়ী দেবতা হবেন তিনিই "যিনি জীড়া করেন, যাহার লীলা-কৈবলাই বিখ-ত্রশাতের স্ষ্টীস্থিতিলয়ের কারণ, যিনি অমুরগণের বিভিন্মযু পাপনাশক, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি স্থাবর, জঙ্গম নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি ভোত্মসভাব, यादात अकारण निविज्ञवस्त्र अकाणमान, शिनि जकरजत स्रिष्ट-ভাৰুন, বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ধাহারই গুণকীত ন করে, ধাহারই বিছুতি এংখ্য খ্যাপন করে, যিনি সর্বত্ত গতিশীল, সর্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়—হৈত্ত ধরুপ, অধিলগতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি 'দেব'—তিনি 'দেবতা'।" দেবী সরস্বতীর মধ্যেও উক্ত গুণগুলির প্রত্যেকটিই বিভয়ান।

#### পুরাণে সরস্বতী

সরবতীর আদিরূপ এবং ম্নিশ্ববিদের ধ্যানধােগ ও ক্লনা-বলে তার স্টিরহস্তের গোড়ার দিক নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করলাম। এইবার দেশ যাক পৌরাণিক র্গে তার কি রূপান্তর ঘটেছিল।

বেদ হ'ল ভারতের সর্বশারের বৃল। পুরাণেরও উত্তব বেদ থেকে। বেদ আলা, পুরাণ দেহ—বেদ ভাব, পুরাণ চিত্র। ভাবের উপর তৃলির আঁচড় বখন পড়ে কিছু রূপান্তর ঘটা বাভাবিকই। পুরাণেও হরেছে তাই। হরতো ওঁতি-হাসিক প্ররোজনে তংকালীন মনীযিগণ এরূপ করে বাক্বেন। সে যাই হোক, হিন্দুধর্ম পৌরাণিক বুর্গেই দানা বেঁধে একটা বিশিষ্ট রূপ পরিপ্রাহ্ন করে। মৃতন মৃতন দেবদেবীরও স্টি হয় এই সময়, তবে আলোচনা কয়লে বুঝা যায় যে বৈদিক দেবদেবীরাই প্রধানতঃ কিঞিৎ পরিবর্তিত রূপে মাহুষের কল্পনা ও ধ্যান-বারণার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন।

পুরাণে দেখি সরবতীর ক্ষরহন্তের মৃতন ব্যাখ্যা হ'ল। বক্ষবৈবত পুরাণ বললেন, সরবতী শ্রীকৃষ্ণমুখোক্তা। নারদীর পুরাণ, ধর্ম ও ক্র্-পুরাণ মতে তিনি শিবের কন্তা, আবার শিবের শক্তি। বরাহপুরাণের সিমান্তে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেগরের সম্মিলিত দৃষ্টি হতে ক্মা নিলেন ব্রহ্মীকলা লক্ষ্টি ল সর্বাসারা, বাগীয়া, বিজেখরী, সরবতী। তক্সগুলির মধ্যে বহুনীল, ক্লার্থব ও সারদাতিলক মতে সরবতী শিবহুর্গার কলা। পুরাণাদি শাত্রে আরও আমরা দেখতে পাই, সরবতী কথন হচ্ছেন ব্রহ্মাণী, কথন ব্রহ্মার কলা, কখন তিনি বিষ্ণুশক্তি, কবন বা শিবশক্তি।

শ্রীমন্তাগবত পুরাণে একটি আবাারিকা আছে। এই আবাারিকার দেবা যার যে, সরবতী শতরূপা প্রজাপতির মানস-কলারণে জন্মগ্রহণ করেন, ইত্যাদি।

মোটের উপর পুরাণে সরস্বতীর পরিচয় বেশ একটু গোল-মেলে হয়ে গেছে। সরস্বতী যে এক্ষার স্ত্রী সে কথা শাল্লকার-গণ একরকম সাব্যন্ত করেই নিরেছেন। এক্ষা হলেন স্ক্রীর অধীরর, তাঁর অচ্ছেম্ম শক্তি সরস্বতী অধিষ্ঠিতা তাঁর মুখে। তিনি বিভাব অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই আবার স্ক্রীর আদিকারণ বাক্বা শক্তরক্ষ (Logos)। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষ্ধং (৪১,২) বলেছেন, 'বাগ্ বৈ এক্ষ।'

বিষ্ণুরাণে পাওয়া বায়, ত্রন্ধার চক্ মুন্তিত, তিনি ব্যানমুদ্রায় সাতটি হংসের রথে সমাসীন। দক্ষিণে সরস্বতী, বামে
সাবিত্রী। এঁরা কুন্দরী, সালস্বারা। কালিকাপুরাণে চতুর্ধ
চতুর্ধ ত্রন্ধার এক বর্ণনা আছে। তিনি কখনও রক্তক্মল,
কখনও বা হংসারচা। এই ত্রন্ধারও বামে সাবিত্রী এবং দক্ষিণে
সরস্বতী।

শতপথ ব্রাহ্মণে একট আখ্যায়িকা আছে; এই আখ্যায়িকা অফ্সারে ইন্দ্র নমুচি নামক এক অন্তরকে বব করবার জন্ত সরস্বতীর শরণাপর হন এবং সরস্বতী বল্লের স্ষ্ট্র করেন। ইন্দ্র এই বন্ধ্র হারা নমুচিকে বব করতে সক্ষম হন। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (১২২) আছে—'সরস্বতীতি তদ্দ্বিতীয়ং বন্ধ্ররপ্রম।' নিরুক্তেও আমরা পাই, অন্তরীক্ষ-দেবতা বাক্ই বন্ধ্র।

কিছ পুরাণে বজের স্টিতছের রূপান্তর ঘটেছে। এথানে ইজ দ্বীচিমূনির অভি থেকে বজ্প স্টি করছেন। সরস্বতীর সহস্রমূপী বিপুল শক্তি আপাতদৃষ্টিতে পুরাণে কিঞ্চিং কুর হরেছে বলে মনে হয়, কিছ বাভবিক তা নয়—কারণ বজ্প বাকেরই অংশ এবং বাক্ট সরস্বতী।

#### সরস্বতীপূকা

বঙ্গদেশে শ্রীপঞ্চনীর দিন কলা ও বিভার অধিঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজা হর। বাংলার বাইরে কোন কোম জারগার আধিন শুক্লা-অপ্তমীতে সরস্বতীর পূজা হরে থাকে। আমাদের দেশে অপ্রচলিত হলেও আধিনে সরস্বতী পূজার শান্ত-বিধি আছে। তবে বর্জমানে শ্রীপঞ্চনীর (আর এক নাম বসন্ত পঞ্চনী) দিনই পূজা হয়। এই শ্রীপঞ্চনীতে কেমন করে দেবী সরস্বতী পূজালাভ করলেন স্কেথা নিয়ে বর্ণিত হচ্ছে—

গ্রী অবর্ধ লক্ষী। গ্রীপঞ্চমী লক্ষী পঞ্চমীরই প্রোতক। কিন্তু সরবর্তী কেমন করে এই তিথির অধিকারিণী, হলেন ? এগ্র-বৈবর্ত্তপুরাণ এ রহুন্তের সমাধান করেছেন—

> चातिक् ां यमा (मनी तक्तुः इक्स्यांविणः। हेरात इक्श कास्यन कासूकी कासक्षिणी॥

ক্ষমোষিতের মুখ থেকে আবিভূতি। হয়েই বাগ্দেবীর প্রবল আকাজন হ'ল প্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পান। কিন্তু কৃষ্ণ তখন রাধাগত প্রাণ; তিনি অন্তদার হন কেমন করে? কালেই বাগ্দেবীকে তিনি বললেন—তাঁকে পাওয়াও যা বিফ্কে পাওয়াও ভাই—কেমনা বিষ্ণু কৃষ্ণেরই প্রতিরূপ; তিনি বিফ্কেই পতিরূপে গ্রহণ করুন। সরস্বতীকে শাস্ত করবার ক্রু বললেন—

"পতিং ভ্যীগরং কৃত্বা মোদশ হৈচিরং স্থয়।" ( ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রহৃতিখন্ত )

আরও বললেন, লোকে সংস্থা পুরা করবে— মাঘস্ত শুক্র পঞ্চমাং বিভারশ্বেষু সুন্দরি।" ( ঐ পুরাণ )

পুরাণও বলছেন---

"আদে সরস্বতীপুঞ্জা উক্তেফন বিনিশ্বিতা। যং প্রসাদাদ মুনিশ্রেষ্ঠ মুর্গো ভবতি পভিত।"

( ঐ পুরাণ )

শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে হোক, অথবা পরে যে-কোন সময় থেকে হোক মাখী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতীদেবীর পূজার রীতি প্রচলিত হ'ল। পূজার দিনের নামটা কিন্তু শ্রী অর্থাৎ লক্ষী-পঞ্চমীই ররে গেল। প্রথম প্রথম লক্ষীই পূজা পেতেন, সরস্বতীর প্রতি ভক্তিশ্রদা প্রকাশের উদ্বেশ্ত দোরাত-কলম মাত্র পূজা হ'ত, কিন্তু কালক্রমে সরস্বতীই এই পূজার প্রায় সবচুক্র অধিকারিশী হরে উঠলেন। লক্ষীদেবীর ভাগো কুটতে লাগল শুণু হটো মন্ত্র আর সামাত্ত কল। কালক্রমে 'শ্রী' শব্দের অর্থেরও একদিন পরিবর্তন ঘটল। 'শ্রী' আর লক্ষীর নাম রুইল না; নৃতন নাম হ'ল সরস্বতীর।

#### সরস্বতীপুজার পশুবলি

পুরাণ এবং পৌরাণিক মুগের পরবর্তীকালে রচিত শান্তাদি

নির্দেশিত বিধি-ব্যবস্থাস্থারী বর্তমানে আমরা সরস্বতীপৃত্থা করে থাকি। এই সকল ব্যবস্থা-নির্দেশাদি আমাদের অনেকেরই অরবিভর কানা আছে। কিন্তু সরস্বতীপৃকার বে পশুবলিরও ব্যবস্থা আছে এটা আমাদের অনেকেরই কানা নেই। সাধারণতঃ সরস্বতীপৃকার আমাদের দেশে পশুবলি হর না এবং এই কারণে এই পৃকার বলির ব্যবস্থা আছে শুনলে আমাদের আশুর্ধ বোধ হয়।

শতপথ-আদ্ধণে আছে, সরস্বতী অধিষয়ের সাহায্যে সোত্রামনী যাগের সৃষ্টি করে একটি মেষী বলিস্বরূপ পেরে-ছিলেন। তৈভিরীর সংহিতারও সরস্বতীর প্রীত্যথে বলির বাবস্থা আছে। কোন বাক্তি যদি ভাল করে কথা বলতে না পারে, তাকে সরস্বতীর জ্ঞ একটি মেষী হনন করতে হবে, কারণ সরস্বতীই বাক্। সরস্বতীর কাছে মেষ বলি দিলে নাকি সেই লোক দেবীর প্রসাদে বাগ্বিভব লাভ করবে। অধ্যেষ যজ্ঞেও একটি মেষী সরস্বতীর বলি। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে সরস্বতীপ্রকার সাদা ছাগল আন্তও বলি দেওরা হয়।

#### সরস্বতীর মৃতি

দেবী সরস্থা যে কেবল জ্ঞান, বিছা ও শক্তির দেবতা তাই নয়, সৌন্দর্যোর দেবতাও তাঁকে বলা যায়। বেদ, প্রাণ প্রভৃতি শাগ্রাদি তাঁর রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনবছ। তিনি কোতির্যয়ী, তিনি কল্যাণী, তিনি প্রেমময়ী, তিনি ভ্রা, তিনি নিকলঙ্গতার প্রতিমূতি। স্বর্গে মর্তে যা কিছু সন্দর, যা কিছু মহান তার সবই যেন দেবীর অস্তরে বাহিরে বিছমান। এই সৌন্দর্যের প্রতীক্রপে দেবীর বহুবিধ মূতি আমরা দেখতে পই। সেই মৃতিগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করব।

#### পল্লাসীনা হংসবাহনা সরস্বতী

সচরাচর আমরা পলাসীনা হংসবাহনা বৃতিতে সরয়তীকে দেবি। এটিই সর্বন্ধনগরিচিত বৃতি। হিন্দুর প্রায় সব দেব-দেবীই পলাসীন বা পলাসীনা; পালের উপর দণ্ডারমান দেবদেবীর বৃতিও দৃষ্ট হয়। অরণাতীত কাল হতে পল্ল ভারতীয় রূপভাবনা ও সংস্কৃতির ক্লেলে এক বিশিষ্ট ছাল অবিকার করে আছে। বেদ, পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে পলকে অপার মাধ্র্ময় ও সৌল্লর্ফের সার বলে বর্ণনা করা হরেছে। কালেই সরয়তীয়ে পলাসীনা, অববা পলোপরি দণ্ডারমানা হবেন এ ত বুবই যাভাবিক। কিন্তু তিনি হংস্বাহনা কেন ?

পুরাণে সরব্তী এক্ষার শক্তি। তিনি জ্ঞানের অধিঠারী দেবী, সংস্কৃত ভাষার জননী। এক্ষা হংসবাহন। সেই হিসাবে এক্ষাণী সরব্তীও হংসবাহনা হবেন। দেবের যে বাহন, দেব পত্নীরপ্ত সাধারণতঃ সেই বাছন হয়। আবার পুরাণাদিতে নির্দেশ আছে, সরস্বতীর স্টি মানস-সরোবর থেকে, মানস-সরোবরের হংগ চিরপ্রসিদ। কালেই মানস-সরোবরের দেবীর সলে হংসের একটা সম্পর্ক কল্পনা করা অসমত নয়।

#### মর্রবাহনা সরস্বতী

বোদাই ও রাজপুতানার মর্ববাহনা চতুপুর্কা সরবতী মৃতি দেখা যার। কানিংহাম সাহেবের Archaeological Survey Réport (vol. ix)-এ একটা স্কল্পর কারণ দেখছি তার মতে সরবতী নদীর তীরে মর্বের আধিকাবশতঃ দেবীকে মর্ববাহনা বলে কল্পনা করা হয়েছে।

#### মেষবাহনা সরস্বতী

সোত্রামনী যাগে দেবী বলিস্বরূপ মেষ পেরেছিলেন। তাই-দেবীর মেষবাহনা মুডিও আমরা দেবতে পাই। বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার এইরকম একট মুডি আছে।

#### সিংহবাহনা সরস্বতী

"সিংহবাহনা সরস্বতী বৌদ্ধ সরস্বতী। বোধিসত্ব মঞ্জীর
শক্তি সরস্বতী, মঞ্জু জীর বাহন সিংহ; স্বতরাং তাঁর শক্তি
সরস্বতীর বাহনও সিংহ হয়েছে।" কলিকাতার প্রত্নশালায়ও
একটি সিংহবাহনা চতুস্থ জা বাঈখরী মূর্তি আছে। তাঁর ছই
হাতে পরশুও গদা, অপর ছই হাতে দানবের কিহনা উৎপাটন
করছেন।

বৌ জান্তিকেরা সরস্বতীর ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধর্গে নেপাল, তিব্বত, চীন, দ্বাপান এবং যবদীপে সরস্বতীর পূকা হ'ত। এই সব দেশে সরস্বতীর মন্দির ও দেবীর নানাপ্রকার বৃতি আৰও বিশ্বমান।

কৈনদের মধ্যেও সরস্বতী পূকা বিশেষতাবে প্রচলিত ছিল। কৈনসপ্রানারের নিকটেও তিনি জ্ঞান ও কলাবিভার অধিঠাত্তী দেবী। কৈনগণ সরস্বতীকে শাসন দেবীরূপেও শ্রহা করে থাকেন।

যে করপ্রকার ষ্তির আলোচনা করনাম তা ছাড়াও দেবীর আরও বহপ্রকার ষ্তি আছে। কোধাও তিনি একক দাঁড়িরে আছেন, কোধাও আছেন বসে; কোধাও ত্রমা অথবা বিষ্ণুর পরিবার দেবতারূপে দণ্ডারমানা। কথন তিনি 'বীণাপুডক-বারিনী' বিহন্তা, কথন চতুহঁতা, এবং ত্রিমুখ, চতুমুখ বা পঞ্মুখ। কথন দেখি অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমার তিনি 'নৃত্যসরহতী,' কথন বা বীণাবাদনরতা 'নলিভাসনা,' কোধাও দেবী ত্রিনেত্রা 'বজ্ল-সারদা,' কোধাও ব্যানগঙীর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'।

ভারতের প্রায় প্রতি প্রদেশেই সরস্বতীর বিভিন্ন প্রকার বৃতি বিভ্যান। অন্য কোন দেবদেবীর বৃতির এত প্রকারভেদ আছে কিনা সন্দেহ। মানব-সভ্যতার প্রভাতে সেই স্বাল্য বৈদিক ধুগ হতে সরস্বতীপূজার প্রচলন হয়েছে। তাঁকে পূজা করেছে বৈদিক ভারত, পূজা করেছে পৌরাধিক ভারত; সকল মূর্গে হিন্দু, বৌদ, জৈন সকল সম্প্রদায়ের কাছেই দেবী সমভাবে পূজা প্রেছেন। ভুগু ভারতের মধ্যেই এই পূজা সীমাবদ্ধ থাকে নি। বৌদ্ধুগে ভারত বেকে সিংহল, যবদ্বীপ, তিব্বত, চীন ও স্বাল্য জাপান প্রস্তু সরস্বতী পূজা বিভারলাত করেছিল।

# একালের জগৎশেঠ

### এঅমলেন্দু সেন

ম্বা বাংলার রাজকার্য চালাইবার জন্ত মধ্যে মধ্যে ছুই-চারি কোট টাকা জোগাইরা মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ কতেটাদ লগংশেঠ উপাবি পাইরাছিলেন। উপাবিদাতা সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্ আজ বাঁচিরা থাকিলে বুবিতেন যে শেঠজী একরূপ কাঁকি দিরাই এত বড় উপাবিটা লাভ করেন। কারণ কতেটাদলীর এমন সামর্থ্য, মুবোগ কিংবা বাসনা ছিল না যে জগতের শেঠজ্ করেন।

বিনি ঘণার্থ ই জগং-শেঠছ দাবি করিতে পারেন, তাঁহার দেণা মিলিতেছে এতদিনে। তিনি বরাণামে অবতীর্ণ হইরাছেন আফ চারি বংসর হইল। এ অবতারে তাঁহার মূগল মৃতি আন্তর্জাতিক ব্যাহ (International Bank for Reconstruction and Development) এবং আন্তর্জাতিক বন ভাতার (International Monetary Fund); ইহারা ছই জনে মোট প্রায় তিন হাজার কোট টাকা দুইয়া রণবিধ্যম্ভ জগতের ছঃখনোচনের কার্য্যে নামিয়াছেন।

আৰ্ত্তৰ্প।তিক বাশকের কিছু পরিচয় পূর্বেই দিরাছি (প্রবাসী, জৈচে ১০৫৬)। এবার আন্তর্জাতিক বনজান্তার (সংক্ষেপে 'ভাঞার') বিষয়ে ছই-চারি কথা বলিব।

ইউনাইটেড নেশুনস্ গঠিত হওরার সমসময়ে আমেরিকার বেটন-উড্স্ নামক স্থানের বৈঠকে (মুলাই ১৯৪৪) বিভিন্ন ক্লাতির প্রতিনিধিবর্গের আলোচনার কলে এই ব্যাস্থ এবং ধন-ভাঙারের স্ট্রী হয়। কান্ধ আরম্ভ হয় ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৫।

ভাণারের উদ্বেশ্ন মুখ্যত: তিনটি: (১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্থসমঞ্জন বর্জনের দারা দেশে দেশে বেকার সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান করা; (২) আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়-হার এবং আন্ত্যন্তরীণ মুদ্রামৃদ্যা হির রাখা ও তক্ষণ্ণ সদন্তরাইদিগের মধ্যে সহযোগিতা ছাপন করা; (৩) এই সকল কারণে প্রয়োজন হইলে ভাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করা।

আন্তর্গান্তিক ব্যাক্ত এবং আন্তর্গান্তিক ধনভাঙার পরস্পরের পরিপ্রকরণে কার্য্য করেন। কারণ ব্যাক্তের কার্য্য দেশে দেশে উৎপাদনী জিল্লাকলাপের প্রবর্তন এবং ভাঙারের লক্ষ্য দেশে দেশে মুদ্রা-মূল্যের স্থিরতা সংরক্ষণ। কিন্তু দেশে মুদ্রাম্বাস্থার স্থিরতা সংরক্ষণ। কিন্তু দেশে মুদ্রাম্বাস্থার উঠানামা করিলে শিল্প প্রসারের চেষ্টা ব্যাহত হয়, অপরন্ধ দেশের উৎপাদনীশিল্পসমূহের প্রসার না হইলে মুদ্রাম্বাসের স্থিরতা রক্ষা করা কঠিন। তাই ব্যাহ ও ভাঙার সর্বাদা নিকেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিরা চলেন। উভরেই ইউনাইটেড নেপ্রস্কাস-এর অর্থ ও সমাক পরিষদের (Economic and Social Council) সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, এবং তাহার মধ্য দিয়া মহাসভার (General Assembly) সহিত সংযুক্ত।

যে সকল রাষ্ট্র এই বনভাণারের সদস্য, ভাঁহারা সকলেই বে ইউনাইটেড নেশ্রন্স-এর সদস্য এমন নহে; যথা, ফিন্ল্যাও ও ইটালী। ১৯৪৮ প্রীষ্টাব্দে ভাণারের সদস্যপথ্যা ছিল ৪৬ আর্থাং ইউনাইটেড নেশ্রন্স-এর সকল সদস্য (৫৮) এই ভাণারে বোগ দেন নাই। ভাণারের সদস্যগণ সকলেই অবশ্ব ব্যাক্ষরও সদস্য আছেন। ভারত ভাঁহাদের একজন।

ভাভারের কর্ড্য একটি নিরামক-পরিষদের (Board of Governors) উপর ভূত আছে। প্রত্যেক সদস্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত একজন নিরামক এবং একজন বিকল্প-নিরামক (Alternate Governor) অর্থাৎ মোট ৯২ জন প্রতিনিধি লাইরা এই পরিষদ গঠিত। বর্ত্তমানে ভারতের প্রতিনিধি আছেন ভর বেশেগল রাম রাও।

ইছার কার্য্য পরিচালনার ব্বন্ত আছেন ১৪ বন প্রতিনিধি
লইরা গঠিত একট নির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী (Executive
Directors) প বে পাঁচট রাই এই ভাঙারে সর্ব্বাপেকা
অধিক অর্থ বিরাহেন তাঁহারা পাঁচ ক্ষনকে এবং অপর রাইগুলির নিযুক্ত নিরামকগণ (Governors) অন্ত নর ক্ষনকে
বনোমরন করেন। এই ১৪ কন ডিরেইর বাহির হইতে
একক্ষন সভাপতি নির্বাচন করেন, তাঁহাকে বলা হর

ম্যানেকিং ডিরেক্টর। প্রথম ম্যানেকিং ডিরেক্টর হল বেল-কিরামের ক্যামিল্ গাঁট।

ভাতারের সদস্তরাইগণ নিজ নিজ চুক্তি অস্থারে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ এই ভাতারে জমা দিয়াছেন। দের অর্থের এক-চড়ুর্থাংশ সোনা দিয়া দিতে হয়। কিছ তাহা কোনও সদস্তের পক্ষে সাধ্যাতীত হইলে সেই রাষ্ট্রের হাতে মোট বড সোনা আছে তাহার এক-দশমাংশ ভাতারকে দিবার নিয়ম। বজী টাকা দিতে হয় নিজ নিজ দেশের মুলা দিয়া। ১৯৪৮ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভাতারের হাতে এই হিসাবে মোট ৭৯০ কোটি ভলার প্রার ২৬৩০ কোটি টাকা) জমা ছিল।

প্রথমেই দেশে দেশে ছানীর মুজার সরকারী মৃদ্য (official par value) দ্বির করিবার চেষ্টা করা হয়। পারস্পরিক আলোচনার ফলে প্রথমে ৩২টি দেশের এবং পরে আরও ছয়টি দেশের মুজাবৃল্য নির্দিষ্ট করা হয়। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের ব্যাপারের নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এবং ভাতারের বিনামুমভিতে কোনও সদস্তরাষ্ট্রই তাঁহার মুজার এই নির্দিষ্টকৃত মৃদ্য পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

এই মৃল্য-হিনীকরণের ফলে বহু দেশের বিনিমর হারের মধ্যে যে সামরিক অসামঞ্জ দেখা দের তাহা নিরাকরণের জন্ত ভাতার হইতে ৬৮টি দেশকে অর্থ সাহায্য করা হইরাছে, এ কথা ভাতারের মৃথপত্র International Financial Statistics নামক মাসিক পত্রের ১৯৪৯ সনের জাত্মারী সংখ্যার দেখা বার। তন্মধ্যে ইংলও লইরাছিল ৬০ কোটি ডলার (১০০ কোটি টাকা), ফ্রাল ১২॥০ কোটি ডলার, হল্যাও ৬।০ কোটি ডলার ও ১৫ লক্ষ্পাউও। ভারত লয় ২ কোটি ৮০ লক্ষ ভলার (প্রায় ৯ ই কোটি টাকা)।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাঙার প্রতিষ্ঠিত হওরার কলে পৃথিবীর দেশগুলি নিক নিক অর্থ সকটি ও মুদ্রাসমন্তা সহকে নির্মিত ভাবে পরস্পরের সহিত আলোচনা করিবার স্থবাগ পার, এবং একে অপরের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভের আশা করিতে পারে। পরামর্শ দিবার করু প্রয়েকন হইলে আন্তর্জাতিক বনভাঙার আপন রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যালোচনার উক্তের্জ বিশেষজ্ঞদিগকে পাঠাইরা থাকেন। ভাঙারের দপ্তরে সকল সদস্তরাষ্ট্রেরই নিক নিক আভ্যন্তরীণ মুদ্রাব্যবন্থা ও বহির্বাণিক্যের অবস্থা সন্থকে সংবাদ প্রতি মাসে পাঠাইরা দিবার নিরম আছে।

অনাধণিওদত্বতা ত্রপ্রিরার স্বপ্ন সফল ক্রিরার ভার লইরাছেন আৰু ইউনাইটেড নেপ্রন্স্-এর আত্মলা এই ব্যাক ও বনভাঙার। ভিকা-অরে বসুধাকে বাঁচাইবার এই প্রবাস. কতদুর সফল হর দেখা যাউক।

# কলক্ষিনী

### 角 বিভূতিভূষণ গুপ্ত

বর্তমানের দেশব্যাপী বিষাক্ত আবহাওয়ার ন্পর্শ বাঁচিরে এবনও সে গ্রামের হিন্দু মুসলমান দিব্যি পাশাপাশি বাস করছে। কলহ, বিবাদ-বিসহাদ পূর্বেও ছিল, এবনও আছে, কিন্তু তা নিরে অনাবশ্রুক মাতামাতি নেই। বরং সহক মুক্তির কাছে তার মীমাংসার পর্ব সময়েই বোলা আছে। নইলে এত বড় মাতব্বর ব্যক্তি ইয়াসিন মিঞাকে নিয়ে বাঁটাবাঁটি করতে সে গ্রামের কারুরই সাহস হ'ত না। কিছুদিন বরে তার সংসারের একটি অতি গোপন কবা নিয়ে প্রকাশ্রে এবং অপ্রকাশ্রে অনক কানামুমাই শোনা যাছে। সবিভারে না হলেও তার কিছু কিছু ইয়াসিনের কানেও এসেছে, কিন্তু সে তাকে মোটেই আমল দের নি। বয়স তার বুব বেশী না হলেও গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা তার বোল আনাই আছে, তাই সামাল ব্যাপারকে অসাবারণ করে তুলতে চায় নি।

ইরাসিন মিঞা পাকা চাষী গৃহস্থ। কোত, স্বমি, গোরালে গরু, উঠানে বানের জোড়া মরাই—কোন কিছুরই জভাব নেই। সেই সঙ্গে আছে নগদ টাকা। কথাটা সকলের জানা। ইয়াসিন এ বিষয় একটু বিশেষ ভাবেই সচেতন। সংসার ভার ছোট। ধুবই ছোট। স্বামী গ্রী এবং একমাত্র মেয়ে আমিনা। আমিদার বিষের বয়স বহু দিন পার হয়ে গেলেও আৰও সে অন্চা। কারণ দ্বিধ। প্রথমতঃ ভাল পাত্র আৰও পাওয়া যায় নি, দ্বিতীয়ত ইয়াসিন তেমন ভাবে চেপ্তাও করে নি। অপভ্যম্বেহ তাকে নিয়ত করে রেখেছে। যে ক'টা দিন কাছে থাকে সেইটুকুই লাভ। তা ছাড়া কি আর এমন বয়স হয়েছে। সবে মাত্র তেরোয় পা দিয়েছে আমিনা। কিন্তু পুরস্ত গড়নের করে বয়সের অন্ধটা সহকে কেউ বিশাস করে না। মেশ্বেও হয়েছে তেমনি—আত্বও বাপের সঙ্গে ভালালে মাছ ধরতে যায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কোমরে কাপড় ভড়িয়ে গাছে চড়ে, ফল পাড়ে। সে ফল ওপাড়ার हिन्दू वि-तोरमत मर्था वर्षेन करत मिरत चारम। তাरमत मरम তাদের সংসারের নানা খুঁটনাট ব্যাপার নিয়ে আলাপ করে। নববিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাইতেই ওর আগ্রন্থ বেশী। হাঁ করে সে ওদের গল্প শোনে। অন্তরে কি বেন একটা ব্যাকুলতা অহুভব করে। সুতন সুতন প্রশ্ন করে আলোচনার গতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। মনে তার রং বরেছে। সে রঙে তার পৃথিবী অপূর্ব্ব হরে উঠেছে। বাড়ী কিরে আসে ধুশীর আমেকে যেন ডানার ভর করে, কিছ ৰাষ্টীর আদিনার পা দিতেই তার খপ্পের বোর কেটে বার। ৰা টেচাৰেচি করে বাড়ী যাণার করে ভূলেছে। যেরেকে ফ্রিরে আসতে দেখেই সে কেটে পছল—তোর আছেলতা কেমন লো আমিনা ? এতহানি বেইল কোথার আছিলি তুই ? তোর বাপজানের কেরবার সময় হইছে—বাসি ওঠ করহান ধুইরা লইরা আর।

আমিনা কঠিন বাস্তব সংসারে ফিরে এসেছে। বিস্থাদির স্লাশ্যা-রন্ধনীর চিতাকর্বক গল্পের সঙ্গে কোথাও এক বিস্থামিল নেই। আমিনা ফ্রুডপদে বাসি থালা-বাট নিয়ে ঘাটের পথে অদৃষ্ঠ হয়ে যায়। বাটির শব্দে আকৃষ্ঠ হয় তায় পোষা ছটো হাঁস। পাঁাক পাঁাক শন্ধ করে ক্রেগে ওঠে তায়া। আলস্ত ভেঙে ফ্রুড অন্থসরণ করে আমিনাকে। গ্রীবা বাঁকিয়ে চেয়ে দেখে আরও ফ্রুডপদে অগ্রসর হয়ে যায় সে। হাঁস ছটো পেছনে পেছনে আসতে থাকে।

পুক্র-খাটে নামবার পূর্বে মুছুর্ত্তের জন্ত আমিনা থমকে দাঁড়ার। এঁটো বাসনগুলি নামিরে রাখে। হাঁস হুটো আরও ফ্রুত গতিতে ছুটে আসে। আমিনার মুখে হাসি দেখা দের। ওদের শুনিরে শুনিরে বলে, কিছু নাই রে কিছু নাই। । । । ইাস হুটো বারকরেক বাসনগুলোর চারণাশে ঘুরতে ঘুরতে মাধা নেড়ে নেড়ে ডাকে পাঁয়ক পাঁয়ক পাঁয়ক পাঁয়ক ।

আমিনা বসে পড়ে। নীরবে একদৃষ্টে হাঁস ছটোর পানে তাকিরে পাকে। ওদের একটা অপরটাকে তথন সোহাগ লানাছে চঞুতে চঞু ঠেকিরে। আমিনা কি ভাবে তা সেই লানে। হর তো বা বিশ্বদিদির কাছে শোনা তার কুলশ্যার রাতের কাহিনী তার মনকে নাড়া দের। ছ'চোধ তার ভাবাবেগে গভীর হরে ওঠে। একটা অনায়াদিতপূর্ব্ব অহুভূতি তাকে বিহলে করে তোলে। আমিনা সহসা হাত বাড়িরে একটা হাঁসকে ধরে ফেলে বুকের উপর গভীর আবেগে চেপে ধরে। এমন সে ইতিপূর্ব্বে বছবার করেছে, কিছ আছকের দিনটি তার বুকে এক অপূর্ব্ব স্পানন লাগিরে তুলেছে। হাঁসের মাধাট গালের উপর চেপে ধরে সে চোধ বুকে বসে পাকে। কান পেতে শোনে তার বুকের মধ্যে এক মৃতন স্থরের ব্যঞ্জনা। সহসা মারের কর্কশ কণ্ঠের তিরকারে চমকে উঠে আমিনা হাঁসটাকে ছেড়ে দিলে।

মা বলছিলেন,—ঢ্যাংড়া মাইরা হইছস, তোর বুছিহইবে কি মরলে! ছুইহান থাল মাজুতে আইছস ছুই দও আলে না…

আমিনা চোধ তুলে দেবে মার পশ্চাতে তার বাবাও নীরবে দাছিরে আছেন। সে লক্ষার এতটুকু হরে বাব। ছিঃ ছিঃ—বাবা কি ভাবলেন। মা পুনরার কাংওকওে চিংকার করে উঠতেই ইরাসিন তাকে বামিরে দিরে বললে, চুপ দে আমিনার না। বিলি দিরা হালচাব করোন বার না।

আমিশার মা কিন্তু পামতে পারলে না, বলতে লাগল—
চূপ দেবার হর তুমি ভাও। আমি মাইরা মান্ত্র, আমারে
শিখাইতে হইবে না। ঢ্যাংড়া মাইরা বরে পুইষসা বাষপা হইবে
না এমন দশা। তোর আইক কোন খোরার করি দেখফি।

ইয়াসিন একবার ক্ষুদ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে তাকায়। আমিনাকে বলে,—খাড়াইয়া খাড়াইয়া শোনস কি আমিন্ তুই আমার লগে আয়।

এবার ইয়াসিন মেরের বিয়ের ক্স রীতিমত ব্যস্ত হরে উঠন এবং এক মাসের মধ্যেই পাশের গ্রামের বসির আলীর একমাত্র ছেলে ইদ্রিসের সঙ্গে আমিনার বিরে হয়ে গেল।

দিব্যি লখাচওছা ছেলেটি। মাথাভরা একরাশ কাল চূল। মাঝান দিরে সিঁথি। ছ'পাশ দিরে লম্বা হরে ঝুলে পড়েছে ক্ষিত কেশগুছে। ভরাট গোলগাল মুখখানি। মিশ-কালো গারের বর্ণ। ঝক্ঝকে ছ'পাট দাত। মুথে হাসি লেগেই আছে। বরস বছর কুড়ি; একটু বেশীও হতে পারে। আমিনার সঙ্গে চমংকার মানিরেছে।

আমিনা চেরে চেরে দেখে। মরদের মত চেহারা বটে। স্পঠিত বলিঠ দেহ। আমিনা তার ছই সবল বাছ-বেষ্টনের মধ্যে একাম্ব নির্ভরতার ধরা দেয়। শীবনের একটা মৃতন দিক তার কাছে অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বসির আলি ইয়াসিন মিঞার মত অতটা সঙ্গতিপন্ন না হলেও মোটামুট অবস্থা তার ভালই। থাওয়া-পরার ভাবনা নেই। নিজের জমিতে ছুই বাপ বেটার মিলে লাঙ্গল দেয়। তাদের মিলিত চেঙ্কার সেধানে সোনা ফলে। নগদ টাকাকড়ি বেশী নেই বটে, কিন্তু অন্টন্ত নেই। পাকা গৃহস্থ।

আমিনার দিন এখানে ভালই কাটছে। সামীর কতকগুলি কাল সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এর উপর আছে গরুর ভাবনা দেওরা, সংসারের ছোটবড় কাইকরমাস বাটা। ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। সারাদিন আমিনা চরকির মত হাসিমুখে বুরে বেড়ার। মোটের উপর সভরবাড়ীর সকে সে সহজ এবং সাভাবিক ভাবেই নিজেকে মানিরে নিয়েছে। বাপ মাঝে মাঝে বোজখবর নের। নিয়ে যাবার কথা উঠলে আমিনা নিজে থেকে আপত্তি জানার। বলে, বুড়া হাউড়ি—বাপ হাসির্থে প্রছান করে। শাঙ্ডী খুলী হন—ননদিনী আড়ালে মুখ টিপে হাসে। আর ইন্তিস আরনার বার বার মুখ দেখে অপরের দৃষ্টি প্রছিরে।…

भाषणी, नमिनी छार्क जान कारबंद स्वर्व । जामिना

এ বাড়ী জাসার পর থেকে ভারা একটু হাঁপ হেডে বাঁচবার অবকাশ পেরেছে।

সন্ধা হরে আসে। আমিনা রারা করতে বসে কণে কণে অন্তমনত্ব হরে পড়ে। হাত চালিরে ফ্রন্ড কান্ধ শেষ করতে সিরে আরও দেরী করে কেলে। নিন্দের উপর নিন্দেই বিরক্ত হরে ওঠে। মলে মনে কেমন একটা অহন্তি বোধ করে অকারণে হাতা বৃদ্ধি লোহার কড়াইরের উপর আহন্ডে কেলে। সেই শন্দে সে যেন কতকটা আত্মহ হর।

ননদিনী হাঁক দেয়,—হেই শোনছনি ভাইজান আইছে। এক বামা হরুম দিয়া যাও, আর বাপজানের তামাক। এগুলি আমিনার নিত্যকরণীর কাজ। এর পরের দৃষ্টে ননদিনীকে দেখতে পাওয়া যার রালাবরে। এবার তাকেই নিতে হবে পাকশালার ভার। আমিনা ধুশী হরে ওঠে বলে, কারেরধনে ছইহান দাউর লামাইয়া লইও। মোর মনে আছিল না। সন্মাবেলার আমিনার ভূলচুক প্রারই হয়, কিন্তু তা নিয়ে কারুর তরক থেকে অকুযোগ নেই।

আমিনা ছরিতপদে প্রস্থান করে। স্বামীকে একধামা মুছি দিয়ে শশুরের ক্ষেত্র তামাক সাক্তে বসে। ক'লকের করলার আগুন দিয়ে নিঃশকে কুঁ দেয়। আগুনের রক্তিম আভা আমিনার মুখে প্রতিফলিত হয়ে বড় চমংকার দেখায়। অদুরে বসে মুছি খেতে খেতে ইন্তিস মুন্ধ চোখে চেয়ে দেখে। একবার বাপের অলক্ষ্যে হাত পা নেড়ে কিছু একটা ইসারা করতে চায়। কিন্তু কঠে নিক্লের ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রাখে। আমিনা দেখেও দেখে না। একমনে ক'লকেতে কুঁ দিতে খাকে।

ইন্দ্রিস বেশীকণ চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, বাপ-কানের তামাক দিয়া মোরে ছইডা কাচামরিচ দিয়া যাইও। থালি হুরুম থাওন যায় না।

আমিনা খণ্ডরকে তামাক দিরে স্বামীর ব্বস্থ কাঁচা লয়।
আনতে যার। তার পরনের কাপড়ে পা অভিরে পত্পত্
শব্দ হয়। ইদ্রিসেরও চোখ-কান স্বাগ হয়ে ওঠে। আমিনার
চলাক্ষেরা, কথা বলা সবই তার মনকে দোলা দের।

রাত্তে একলা বরে জামিনা স্বামীর বক্ষর হয়ে গদ গদ কঠে বলে, মোরে ভোমার একখান ফটোক দেবার পার নি।

ইন্দ্রিস বিন্মিত কঠে বলে, কটোক। মোর ফটোক দিরা তুই করবি কি ?

আমিনা বলে, আমাসো সেরামের বিস্থাদি সোরামীর কটোক হারের লকেটে বনাইরা পইছে—ইদ্রিস দাঁত বের করে হাসে। আবো আলো আবো অনকারে দাঁতগুলি তার বক্ বক্ করে ওঠে। সে পুনীর সুরে বলে, তোর হার নাই—বুলাবি কিসে?

আমিনা চটুপটু কবাব দেৱ, ক্যান কালা হুভার।

ইন্দ্রিস আবার ছেলে ওঠে। গদ গদ কঠে বলে, আইচ্ছা, আইচ্ছা, দিয়ু তোরে একখান কটোক।

আমিনা বলে, আমাগো গেরামের মাধ্যরাক ধুব ভাল কটোক উভার। ····ইজিস হাসিরা আমিনাকে সকোরে বুকে চেপে ধরে।

কটো একধানার ব্যবস্থা ইন্দিসকে বছ আরাসে করতে হর, কিন্তু সে কটো আমিনা গলার বুলিরে রাখতে পারে নি। কটো মিলেছে তাইতেই আমিনা খুলী। সে সমত্ত্বে তা টিনের তোরকে রেখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে ছিপ্রহরে স্বামী যথন কেতে কাব্দে ব্যন্ত থাকে, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আমিনা কটো-ধানি বের করে তথার হরে দেখে।

ইন্দিস চাষী গৃহস্থ হলেও তার রসবোধ আছে। গ্রীকে সে আড়ালে আবডালে গান শোনায়—বাঁশীর হুরে মোহিত করে। আদর করে গাল টিপে দেয়।

কিন্তু তাদের জীবনের এই বচ্ছন্দ গতি এক দিন অতি অক্সাং ব্যাহত হয়। এর জন্তে আমিনা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। জ্ঞান হবার পর থেকে যে পরিবেশে সে মাহ্য হয়েছে তার সঙ্গে বর্ত্তমানের কোথাও এক তিল মিল নেই, কলে তার মন শুবু বিক্ষা হয়েই উঠল না, তার প্রকাশ ঘটল তীব্র প্রতিবাদের রূপ নিয়ে।

ইন্দিস চঞ্চল হয়ে উঠল। শক্ষিত হয়ে উঠল নিকটেই পিতার উপদ্থিতির কথা চিন্তা করে, কিন্তু স্ত্রীকে নির্ভ করতে সে পারলে না, শুধু নিঃললে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। আমিনা তখন উচ্চ কঠে বলছিল, ক্যান হিন্দুরা ভোমারগো করছে কি যে হারগো খ্যাদাইবার চাও। এমন কাম ভোমারে করতে দিমু না।

ইদ্রিস মৃত্ততেওঁ বললে, বাণকান তুকুম দিছে আমিনা মুই করমু কি । পুবের অধ্যি পচ্চিমে ওড্লেও তুকুম বাণকান কিরাইবে না।

আমিনার ছ'চোধ মলে ওঠে। বলে, তোমার বাণজান যদি মোরে খুন করতে কর ? প্রশ্নটা অত্যন্ত সহজ হলেও উত্তর দিতে গিরে ইন্রিস চমকে উঠল। মনে মনে বলল, তোবা তোবা ভাষানা কি পাগল হইছে। কিন্তু মুধে কোন কথাই সে বলতে পারল না শুবু বড় অসহারভাবে আমিনার মুধের পানে হির দৃষ্টিতে চেরে রইল। আমিনা সে দৃষ্টি সহু করতে পারলে না, তার চোধ ছটো মলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণে বসির আলির উপস্থিতিতে কটে নিকেকে স্ংয়ত করলে।

ইন্দ্রিস এক মুহুর্ত্তে অনেক কথা চিন্তা করে কেললে। তার বাপকে সে কানে। তার প্রচণ্ড ক্রোবের কথাও ইন্দ্রিসের বিকামানর। সামাত কারবেও বে বসির কত নিশ্বম হরে উঠতে পারে, তার বর্ণেষ্ট প্রমাণ ররেছে। কিছু ইন্সিস আছু
ভর পেলে না। বীরে বীরে উঠে এসে ন্নী এবং বাপের মার্যখানে সোজা হরে দাঁভাল। উত্তেজনার তার সমন্ত শরীর
কাঁপছে। বসির আলি এতজ্পে অকথ্য ভাষার গালিগালাজ স্বরু করে দিরেছে। তার প্রচন্ত ক্রোবের
কথা চিন্তা করেই সন্তবত: বসিরের ন্নী ও কল্পা সেখানে
উপস্থিত থেকেও নির্কাক ভাবে দাঁভিরেছিল, কিছু ইন্সিস
এগিরে আসতে তারা চঞ্চল হরে উঠেছে। তার মা বললে,
তোমার মাধার কি বুন চাপছে ?

বসির আলি গৰ্জন করে ওঠে, তুমি চুপ দেও। চাইর আকুল মাইরার এত সাহস ! আইক অর এক দিন কি আমারই এক দিন।

ইদ্রিসের ছ'চোধ ঘলে উঠল, তার শরীরেও যেন একটু চাঞ্চল্যর रहे হয়েছে। বসিরের তা দৃষ্টি এড়াল না। আপন অতীত যৌবনের দৃপ্ত প্রতিচ্ছবি সে পুত্রের মধ্যে জাবিদ্ধার करत क्रमकाराम कन खब दात राम. धवर श्वीत जरूरतार নিঃশব্দে বর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ঘটনাটার এখানেই যে শেষ হবে না এ কথা আঁচ করে মার সঙ্গে পরামর্শ করে সেই রাত্রেই ইদ্রিস আমিনাকে গোপনে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দিলে। এর চেয়ে কোন সহজ পছা তাদের চোধে তথনকার মত পড়ল না। তা ছাড়া গ্রামের আর দশ-ক্রনার বিরুদ্ধে একলা কতক্ষণ সে লড়াই করবে। আমিনাকে ইদ্রিস মাবে মাবে বাপের বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত তবার প্রতিশ্রুতি দিলে। অবচ এমনি ছর্ডাগ্য যে, সে পর্যন্ত তাদের রুত্ব হয়ে গেল। ইয়াসিন কলার এই অপমানকে মোটেই সহ<del>ত্ব</del> ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। মেরের পিঠ চা**পড়ে** वनल, जावाज वारभन्न (विष् । . . . . हे राहा चानम अवर ঘুণা একই সঙ্গে ফুটে উঠল। গ্রামের অগ্নান্ত মাতকার ব্যক্তি-দের নিয়ে সে বৈঠক করলে। পাশের গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ স্ষ্টির এই যে আরোজন চলছে তার প্রতিকার করতে তারা বন্ধপরিকর হ'ল। নইলে তাদের নিজেদের গ্রামের ভাঙন রোধ করবে তারা কেমন করে ? ধবরটা ওগ্রামে গিরে পৌছাতে বিলম্ব হ'ল না। বসির আলির কাছে সে ধবর আরও পল্লবিত হয়ে গিয়ে পৌছল, কিন্তু নিম্বল আঞ্চোপ ভব পুরে হাত পা ছুঁড়ে তাকে কাম্ব হতে হ'ল।

কিন্ত সভিত্রকারের বিপদে পড়ল ইন্দ্রিস, আর চোপে অন্ধলার দেগল আমিনা। আৰু একটি সপ্তাহ হ'ল সে বাপের বাড়ীতে এসেছে, এর মধ্যে একটি দিনের ৰুত্তও ইন্দ্রিসের সাক্ষাৎ পাওরা গেল না। যতক্ষণ চোপের সমূর্বে থাকা বার ততক্ষণই নেইলে নামানা ভার বল্লাভারে বেকে বামীর কটোখানি বের করে মুন্ধ চোখে দেশে। একবার আলেশালে চকল লৃষ্ট ব্লিরে নিরে মুকের উপর চেপে ধরে

বুবের সন্নিকটে এগিরে মিরে বার। মন অশান্ত হরে উঠে।
অকারণে সে তার পোষা হাঁস হটোকে পীড়ন করে। ওরা
তারবরে চীংকার করে জলে বাঁপিরে পড়ে, আমিনা বরে কিরে
আসে। মাকে সামনে অকারণে পেরে থানিকটা বাঁজ দেখার।
তার পরে হ্মদাম করে পা কেলে বরের দাওরার গিরে
বসে পড়ে।

আমিনার খরে মন টেকে না। বিহু দিদির কাছে ছুটে যার। কিন্তু সেবানেও থাকতে পারে না। তার সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে গিলে কেঁদে কেলে আমিনা। বিহু বলে, তুই কি পাগল হলি আমিনা। এমন ত বাপু কখনও দেখি নি। আমিনার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। সে সবেগে মাধা নেডে পালিয়ে যার। বিহু বিশিত দৃষ্টিতে তার গমনপথের পানে চেরে থাকে।

রাত হয়েছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমিনার বাবা মা বহুকণ শুরে পড়েছে। এতকণে হয়ত গভীর নিজায় মার্যা আমিনার চোধে খুম নেই। জানালা-পথে চাঁদের আলো এসে বরের মধ্যে পড়েছে, কিন্তু তা আমিনার জ্ঞা কোন আশার আলো বহুন করে নিয়ে আসে নি। দিন দিন আমিনার অশান্তির মাত্রা বাড়তে থাকে। তাকে ঠিক যেন আর চেনা যার না। পরিবর্ত্তনটা এতই স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মা মেরের ব্দপ্ত চিন্তিত হন। পাড়াপড়পীরা বলে আহা এমন কাঁচা বয়েস যার…ইরাসিন ক্ষেপে ওঠে—বসির আলির এত বড় ধৃষ্টতা। কিন্তু মীমাংসার কোন সহক্ষ পথই তার চোখে পড়েনা।

এমনি এক অবস্থি ষধন ইরাসিনের স্থেবর সংসারকে আছের করে রেণেছে সেই সময়ই এক দিন সকালে ঘুম ভেঙে আমিনা এক মৃতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে। তার অকসাং থেমে যাওয়া জীবনে দেখা দিলে—আনন্দের জোয়ার। আমিনা হয়ে উঠল উচ্ছল—তার চোখে মুখে কুটে উঠল ভাবের আবেগ।

আমিনার মা শব্ধিত হরে উঠল। বাপ খুশীমনে কেতের কাবে চলে বার। প্রতিবেশিনীরা বলাবলি করে, মেরেটার হ'ল কি।

আমিনার আৰু অকমাং মনে হ'ল বে, এই দীর্ঘদিন ধরে সে মারের কোন কার্জেই সহারতা করে নি—বাপের পানেও কিরে তাকার নি। এমন কি তার পোষা হাঁস ছটোকেও নিরপ্ ক আলাতন করেছে, এবং এই দীর্ঘদিনের ক্রটকে এক দিনে প্রিরে নিতে গিরে সে এমন এক অবস্থার স্ট্রি করলে বাতে মা মেরের সম্বন্ধে রীতিমত চিন্ধিত হরে উঠলেন। বাপ হেসে বললে, মোর পাগল মাইরা ব্যাপছে—হাঁস ছটোকিছ পর্যানক্ষে আমিনার সদে সমান তালে নেচে নেচে

বেড়াছে ভার বাড় মেড়ে মেড়ে ভাকছে, পাঁাক পাঁাক পাঁাক আ

দিন চলে যার। আমিনার জীবনে জোরারের আক্ষিক বেগ নিরন্ত্রিত হরেছে। কিন্তু পথে যাটে, আনাচে কানাচে তাকে নিরে কানার্থা বেড়েই চলেছে। যে যার মনের মত করে গল্প রচনা করে চলেছে। কেন্ট বলে এরই জন্তে খামীর ঘর করতে পারলে না। সাধাকরে কি আর বাপের্ বাড়ী চলে এসেছে। কেন্ট বা বাধা দিয়ে বলে, দরকার কি খামীর ঘর করে, যদি নিত্য এমন মতুন নতুন…

ওদের আলোচনার মাবধানে আমিনা হঠাং এলে উপছিত হয় । হাসিমুখে বলে, ঠাকরণ গো লোব লাগে বুবি···বলেই আর অপেকা না করে হেলে ছলে এক বিচিত্র ভদীতে চলে চার ।

ওরা সকলে কানে আছুল দেয়। ছি: ছি: ... দিনে দিনে হ'ল কি। এক কোঁটা মেরের এত আম্পর্কা! অবস্থ প্রকাশ্তে প্রতিবাদ কেউ করে না। তবে গোপন সমালোচনা আরও ঘটা করে চলতে থাকে। মিথ্যে কথা ত আর না। চঙ্গের বৌরের নিজের চোখে দেখা। সাহস বটে ছুঁড়ীয়। নইলে রাত ছুপুরে কেউ তাদের ঝাউতলার যায়। এরই নাম আশনাই। কি বলছ ? ছেলেটা দেখতে কেমন ? ছাঁচা লোহার দত্যি একটা।...

কথাগুলি শেষ পর্যন্ত ইরাসিনের কানেও গেল।
প্রথমে হেসে উড়িরে দেবার চেটা করলেও স্ত্রীর নিকট
একই কথার পুনরুক্তি শুনে ইরাসিন রাগে আগুন হরে উঠল।
থামের লোকে তাকে সর্পার বলে থাতির করে। সমাজে তার
একটা মানসন্ত্রম আছে। প্রাণ গেলেও সে তার অমর্যাদা করতে
পারে না। কিন্ত মেরেকে ডেকে কোন কথা জিজেস করতেও
তার আটকার। মেরের মুখের পানে চাইলেই তার সব
গোলমাল হরে যার। অমন স্কল্ব নিফলত্ত থারে বলে
পাক্রিয়াক করতে পারছে না। অন্তরে সে কট পাছে।
কিন্তু কট তার যত বড়ই হোক এর মীমাংসা তাকে করতেই
হবে। মেরে বলে ইরাসিন কিন্তু চোধ বুলে থাকতে
পারে মা।…

পূর্ণিমার চাঁদ জাকাশে দেখা দিরেছে। জামিনা উদ্গ্রীব হরে তার বরে বসে জাছে। জাজ সারা বিকেল বরে সে সবড়ে চূল বেঁবেছে। বেছে বেছে সে তার লাল কুর্ডাট গার দিরেছে। পাছাপেড়ে লাগীবানি পরতেও তুল করে নি। ছই জ্রর মাবে সবড়ে লাগিরেছে কাঁচপোকার টপ—পার পরেছে জালতা। বিহুদিদির কাছ বেকে চেরে আনা পাউডার লাগাতেও তার তুল হর নি।…

রাভ একটু বেশীই হরেছে। সমস্ত গ্রাম পুষে আছিয়।

আমিলা "কেপে আছে। কেপে আছে একট সক্ষেত্র অপেকার। উৎকর্ণ হরে ওঠে আমিলা। ভূল সে করে নি। এ নিক্তরই তার সক্ষেত্রক আহ্বান। আমিলা দরকা বুলে বাইরে এসে দাভার। সাভা পেরে তার হাঁস হুটো নভে চভে ওঠে। আমিলা বুহুকঠে বলে, লক্ষী আমার সোলা চুপ কইরগা খুমা…সে বাইরে উন্মৃক্ত আকালের তলার এসে দাভার। সক্ষেত্রশক্ষ পুনরার শ্রুতিগোচর হর। এবারে আর অক্ষাই নর। আমিলার গতি ক্রুততর হরে ওঠে।…

পাশের ধরে আমিনার মা এবং বাবা এতকণ কেগেই ছিল। মেরের আককের হাবভাব তারা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে এবং হরতো সেইজন্যেই মেরের উপর নক্ষর রাখতে সামী ত্রী তারা এখনও কেগে আছে। দরকা খোলার শব্দে সচকিত হয়ে ইয়াসিন উঠে দাঁড়াল, ঘরের কোণ খেকে তার পাকা বাঁশের লাঠিগাছা তুলে নিয়ে অএসর হ'ল। আমিনার মা ফ্রুত এগিয়ে গিয়ে স্বামীকে চুপ করতে নির্দেশ দিলে এবং নিক্রে অতি সম্বর্গ দেরকা খুলে মেয়ের পানে দৃষ্টি রেখে সামীকে কি ইঞ্চিত করলে। তার পরে উভরে আমিনাকে নিঃশব্দে অভ্যব্দ করতে লাগল।

আমিনা স্বরিতপদে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সরকারী রাভা থরে কিছুদ্র অগ্রসর হয়ে সে মেঠো পথ ধরলে। চণ্ডেদের কাউতলার খেতে এইটেই সোজা পথ। তা ছাড়া এই পথে বড় একটা লোক চলাচল করে না। কিন্তু তবুও কি পোড়া লোকের চোথ এড়িয়ে কিছু করবার জো আছে—আমিনা ভাবে আর সঙ্গে সঙ্গে গতি তার আরও ফ্রুত হয়ে পঠে।

ইরাসিন তার সঙ্গে পালা দিতে গিরে পড়তে পড়তে বড় কোর সামলে নিলে। জীকে মৃহ কঠে বললে, মাইরাডারে কি দানোর পাইছে ? আরও বানিক এসিরে সিরে আমিনা একবার চমকে 
কাভাল। একবার চতুর্কিকে চেরে চেরে বেন কিসের সন্ধান 
করলে। ইয়াসিন এবং তার দ্বী একটা বোণের আভালে 
আত্মগোপন করে মেরের উপর দৃষ্টি রাবছিল।

সহসা একটা উচ্চ হাসির শব্দের সঙ্গে আমিনার কণ্ঠবর শোনা গেল, এই ছাড় · · ছাড় · · ব্যথা লাগে—

ইয়াসিন সবিশ্বরে দেখলে ছখানি বলিঠ বাছ আমিনাকে বেষ্টন করে কাছে টেনে নিলে ।…সে একটা চাণা ছম্বার ছাড়লে, হম্। ইয়াসিন শক্ত করে তার হাতের লাঠিগাছা চেপে ধরতেই আমিনার মা তাকে বাবা দিলে। চাপা কঠে বললে, থামো—

আমিলা এতক্ষণে আগন্তকের বাহুবেপ্টনমুক্ত হরে বাউ-গাছের তলার তারই গা বেঁষে ব সেছে। ত্ব'ক্ষনেই হেসে হেসে এ ওর গারের উপর গড়িয়ে পড়ছে। গাছের পাতার কাঁকে কাঁকে চাঁদের আলো এসে ওদের চোধেমুধে পড়েছে—

জামিনার মা একটি দীর্ঘনি:খাস কেলে খামীকে উচ্ছেশ করে বললে, খরে চল—

ইয়াসিন বিশ্বতভাবে স্ত্রীর পানে মূখ কেরাতে সে কিস্ কিস্ করে বললে, আমাগো ইন্সিস।

ইরাসিন আর একবার ঝাউতলার দিকে কিরে দেখে মুরে দাঁড়াল। হাতের লাঠিগাছা কেলে দিরে সে খ্রীর একথানি হাত সহসা নিব্দের হাতের মধ্যে চেপে ধরলে। ঝাউতলার যে চাঁদের আলো ক্কোচ্রি খেলছে তার অভাব এখানেও নেই। ইরাসিনের হাতের মুঠি আরও শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিও হরতো বা মুহুর্ত্তের জন্য চক্ চক্ করে উঠে থাকবে।

জামিনার মা মৃত্ হেসে স্বামীর হাত ধরে জাকর্বণ করে···

# একজন অন্ধবিশ্বত কবি ও তাঁর কাব্য শ্রীষ্মীলকুমার বস্থ

উনবিংশ শতাকীতে পাশ্চান্তা সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলা কাব্যের শ্রোভহীন বেলাভ্মিতে বে ন্তন রসাস্থৃতির কোরার এল, তা বেমন বিচিত্র তেমনি কটল। তার বহু স্থরের একতানের মধ্যে একদিকে শোনা গেল, "surge and thunder of Odyssey",—মধুসদনের অমিত্রাক্ষর হলে; তেমনি আবার শোনা গেল দীতিকাব্যের কলখন, যার প্রতিক্ষনিতে মুধর হরে উঠেছিল বাংলার দীতিগুল্লরিত প্রাদণ। বিহারিলাল সেই সদীতের অভতম প্রধান বৈতালিক। মধুস্থনের দীও তেল তাঁকে ব্লান করে দিতে পারে নি।

উনবিংশ শতাকীর বাংলা কাব্যে আমরা করেকট বারা দেখতে পাই। প্রথমতঃ রঙ্গলাল প্রবৃত্তিত verse tale বা গাখা-কাব্যের বারা। এ কাব্য রোমাল-ধর্মী। বিতীরতঃ মহাকাব্যের বারা এবং তা প্রধানতঃ মধ্রদনের লেখনী-নিঃহত। এই বারা অভ্সরণ করে একটা ক্লাসিক রীতির প্রবর্তন হ'ল। কিছ এই ছই ভাতীর কবিতা objective বা বহির্তাবমূখী, একলা কবির নিঃসদ অভ্যের আক্লতা প্রকাশের বোগ্য বাহন নর। কিছ বীতিকবিতার প্ররোজন সব বুগেই বাকে এবং এ বুগেও ছিল। তাই দেখা বার এ বুগে অসংখ্য বীতি- কৰিতা রচিত হরেছে, ৰার অধিকাংশই আৰু বিশ্বত বা আৰ্জবিশ্বত। এলিজাবেশীর রুগে ইংরেজী সাহিত্যে এইরপ শীতিকাব্যের অজ্ঞ বিকাশ ঘটেছিল। তংকালীন সঙ্কলন-এছগুলির ভিতর দিরে আজও সেই কাব্যধারা আধুনিক পাঠকদের কাছে পৌছে এবং তাদের বিশ্বর উংপাদন করে। হংখের
বিশ্বর উনবিংশ শতালীর বাংলার সঙ্কলন-এছ ছিল না বললেই
চলে। কলে বহু কবিতাই আজু পুরানো কীটদপ্ত পুত্তকের
জীর্ণ পাতার বিলীরমান। এই বিরাট কাব্য-সাহিত্যের
নিম্নলিধিতরপ শ্রেণী-বিভাগ করা বেতে পারে; যেমন,
(১) নীতিমূলক, (২) প্রণরাশ্বক, (৬) নিসর্গবিষরক,
(৪) সমাজবিষরক, (৫) জাতীরতাবোধক, (৬) আধ্যাশ্বিক,
(৭) বাউল প্রভাবিত ভাব-বিষয়ক, (৮) রাজ্বধ্যর্শ্ব-সংখীর
ইত্যাদি। এই বিভিন্ন ও বিচিত্র কাব্যাবলীর ভিতর দিরে
এ মুর্গের শীতিকাব্যের প্রেরণা স্বতঃক্রভাবে বিকশিত হরে
উঠিছিল।

এ মুগের বিশ্বত এবং অর্দ্ধবিশ্বত কবিদের মধ্যে চিরঞ্জীব শর্মা একটা বিশেষ স্থান দাবি করতে পারেন। এঁর আসল नाम विद्यानामान नामान। চित्रश्रीय नात्म हैनि चलक्थिन বই লিখেছেন। গভে ও পভে বহু রচনার স্রপ্তা হলেও ইনি প্রধানত: কবি। গান ও প্রতিকবিতার মধ্যে এঁর শক্তির মৌলিকতা ও রসপ্রাচুর্ব্যের নিশ্চিত সাক্ষ্য বর্ত্তমান। 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে বলা হয়েছে, "শান্তিপুরের নিকট ইঁহার জন্মহান।" 'সাহিত্য-পঞ্জিকা'র মতে চুপী ( वर्षमान ) अँत क्षशान । अँत कीविष्काल ১২৪१-১७২२। 'সদীত মুক্তাবলী'তে এঁর এইরূপ পরিচয় দেওয়া আছে, "ইনি বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ ত্রাহ্মসমাব্দের এক জন জতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি। ইঁহার অনেক সঙ্গীত নানা স্থানের ব্রাহ্মসমান্তে গীত হইয়া থাকে।...কেশবচন্দ্র সেন ইঁহার সঙ্গীত প্রবণে মোহিত হইতেন।" এঁর বিভিন্ন গত্ত-পভ গ্রন্থ-গুলির নাম গীত-রত্নাবলী, বিংশ শতান্দী, গরলে অমৃত, কেশব-চরিত, নব वृक्षायन, यूगल-मिलन, क्रेमांচরিত, বাল্যসখা, योवन সধা, ত্রাহ্মসমাব্দের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি। এঁর মধ্যে সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্বের একটা উদার ভাবের পরিচয় পাওয়া হায়। এঁর কাব্যে বিদেশী কবির অস্টুট ছায়া-রেখা লক্ষিত হয় এবং এঁর গানে ব্রাক্ষভাবের মধ্যে হিন্দুভাব ত আছেই: এমন কি এই-বর্শের উপরও এঁর বিশেষ অন্তরাগ দেখা যায়।

"গীতরত্বাবলী" (১ম সং, শকাক ১৮০৬, ২র সং শকাক ১৮০৮) নামক ছই ববে বে বিরাট গ্রন্থ তিনি রচনা করে-ছিলেন, তার মধ্যে সম্বলিত ৯৮৫টি গান, কবির বৃল প্রেরণা বে ছিল নিরিক তার নিশ্চিত সাক্ষ্য দের। কোন বিশিপ্ত বর্ণ্ধ-প্রেরণা থেকে নিবিত ছলেও এগুলি সার্ক্ষকীনতার পরিপুই। প্রথম ববের ভূমিকার কবি বলছেন বে, বর্ণের অভ্যানরের প্রেরণার সাহিত্যের উন্নতি ঘটে থাকে, বেষদ বৈশ্ব-সাহিত্যের বেলার। "রাহ্মধর্ম বিধানের বারা এ সথকে আর্ক শতাকীর মধ্যে যে উন্নতি হইরাছে তাহা আহ্মর্যক্রনক। ..... শতার্থা-বলীতে যে সকল গান রহিল ইহা ভারতবর্ষীর রাহ্মস্মান্তের আধ্যান্থিক উন্নতির ইতিহাস বিশেষ। এই সকল সলীতে হিন্দু, মুসলমান, এইান, শাক্ত, বৈশ্বব, জ্ঞানী, ভক্ত অশিক্ষিত নর-নারীগণ আপন আপন ভাবের ছবি দেখিতে পাইবেন।"

চিরঞ্জীব 'বাল্য-সধা' নামে একধানা শিশুপাঠ্য কবিতাপুত্তক লিখেছিলেন। বইধানির বহু সংক্ষরণ হয়েছিল। এই
কবিতা-পুত্তকে জনেক গতাহুগতিক বিষয় থাকলেও শিশুমনের
হুদ্ম ভাবপরিবর্তনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বুড়ী
রিকে যিরে বসে ছেলের দলের ভূতের গল্প শোনা, নিজাল্
ননীগোণালের শান্তি প্রভৃতি এই বরণের বিষয় সন্নিবেশের
মধ্যে এটা সন্ধান নাটকীয়তা আছে। এই কবিতাগুলির
বৈশিষ্ট্য—কল্পনার সহন্ধ সরল স্বাভাবিক বিকাশ, সৌন্দর্য্যের
ঝলু উদার অহুভৃতি। প্রকৃতি-বর্ণনায় কবির সৌন্দর্য্যোপলন্ধির
বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন,

ছুচিল আঁথার উদিল তপন
রাঙা মুখখানি খুলি,
কোণে লুকাইয়া যেন কুলবধ্
দেখিছে বোমটা খুলি। প্রভাত)।

পুনরার :---

ছোট ছোট ভারাগুলি আকাশের গার, মাধার উপরে বসি মিটি মিটি চার; আঁধার রক্ষনীকালে স্থনীল গগনধালে সাকাইরা দীপমালা বিবিধ শোভার, কে যেন বরণ করে কাগং পিতার। (আকাশ)

'যৌবন-সধা' নামে কবির আর একধানি কাব্য দীতিকবিতা হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। 'বনমালা'
নামক আর একখানি পুভকে 'যৌবন-সধা'র বিভিন্ন
কবিতা ছান পেরেছে। কবির দীতি-প্রেরণার মধ্যে বিভিন্ন
ভাবের উপাদান মিশ্রিত ররেছে। প্রথমতঃ তিনি কবি হিসাবে
বিবের সমন্ত পরিদৃষ্ঠমান রূপের মধ্যে এক বিশ্বর-রস-সম্পৃত্ত
সৌদ্দর্যা দেখেছেন। কিছু এই সৌদ্দর্যোর বছু উর্জ্বলাকে
সীমাবছ থাকতে তার গভীর ভাবদৃষ্টি অবীকার করেছে এবং
নিবিভতর অভিক্রতার আকাক্রার বিশ্বরের অতল নিম্পদ্দ মর্শ্বব্লে তুব দিতে চেরেছে। তাই ইনি নিসর্গের কবি, প্রেমের কবি
হলেও বাছিক রূপের কবি নন। ইনি বিহারিলাল অপেকা
করেক বংসরের ছোট হলেও (বিহারিলালের ক্রম্ব সন ১৮০৪)
উত্তরের কাব্যক্রীবন প্রার সমান্তরাল ভাবে চলেছিল। 'সারদামদল' রচনা ১২৭৭ সালে আরম্ভ হর এবং ১২৮১ সালে 'আর্ব্য
ফর্শবে' আংশিকভাবে প্রভাশিত হর। 'বৌবন-স্বা' প্রভাশিত

হর ১২৯৪ সালে। ছতরাং 'সার্থানকল' কাব্যের সকে এই কবির পরিচর থাকা সত্তব ছিল। তা ছাড়া নিস্পঞ্জীতির দিক দিরেও চিরঞ্জীবের অনেক কবিতা বিহারিলালের অন্থগানী। বিধের মূলীভূত বিশ্বর উভর কবির মনে একই রক্ষের শ্বন্ধ অন্থরণন জাগিরেছিল। 'বাগ্দেবী' কবিতার অমিঞান্দর ছন্দ্র এবং আবাহন (invocation) মধুস্থদনগনী। বেমন,

বকীক্র-জননী মাতঃ! চিন্তবিনোদিনী আদি কবি, কাব্যরসেশনী, তব পদে করি গো প্রণতি করপুটে।

কিছ অবিলয়ে তিনি মধুস্থানের মহাকাব্যিক নৈর্যক্তিকতা কাটিরে বিশ্বের আত্মগত ভাববিহ্বল রূপ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হলেন এবং সেখানে তাঁর ভাবটি বিহারিলালের অসুসারী; তাঁর 'বাগ্দেবী' কবিতা রস-রূপে সমন্ত বিশ্ববন্ধান্ত পরিব্যাপ্ত করে নিসর্গে এবং মাসুষের মনে ("And in the mind of man"—Tintern Abbey) নিবিচ্ছাবে অবস্থিত। তাই তিনি প্রশ্ন করেন, "তবে হার অন্থানী কেন বলে জ্ঞানের বিকাশে পদ্ধ বিলপ্ত হইবে ?" কিন্তু কবির এই মানস-লন্মী তথু বাগ্দেবী নন, ইনিই বিশ্বের মূলীভূত শক্তি যার আহ্মানে যীত ক্রেসে প্রাণ দিয়েছেন, চৈতন্ত প্রেমরসে ভেসেছেন— বন্ধান্তব্যাণী এক দৃপ্ত ও দীপ্ত প্রকাশ ("the awful shadow of some unseen power"—Shelley)। এই কবিতা মনে করিরে দের,

"শুনিরাছি, তারি লাগি রান্ধপুত্র পরিরাছে ছিন্নকছা, বিষয়ে বিরাগী পথের ভিক্কক, ......"

আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই কবি যাকে 'কবি কপ্পলতা' বলে সংখাধন করেছেন, রবীজনাথ তাকে 'মানসমূল্যরী'তে 'কবিতা-কল্পনা-লতা' বলে আহ্বান করেছেন। চিরঞ্জীবের অমুভ্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী সন্ধীব ও সরস। কবিতার আফ্রিক পুরানো হলেও আস্থায় নবীনতার আফ্রাদ আছে।

"বিপুল যৌবনপূর্ণা প্রারটের তটনী
কিবা প্রভাবতী !
শিশুর বিনোদ হাতে বিমল কোমল আত্তে
কেমন সৌন্দর্যাছটো ভাসে দিন যামিনী
মনোহর অতি।"
(আশা–সন্দীপন, বনমালা)

বিহারিলালের মত ইনিও চরাচরে বিশাল ও মহান্ প্রকাশ দেখে রসাপ্রত হয়েছেন।

"একি দেখি কীৰ্ছি, মহান প্ৰকাণ্ড শুন্যে আম্যমাণ বিশাল ৱন্ধাণ্ড বেদিকে বৰ্ষন কিৱাই নৱন নিৱমি বিচিত্ৰ স্কট অগণন আকাশ বর্ষী তলে।" (বিশ্বর, বৌবন-সৰা) মান্ত্ৰের ক্তা সংসারের সভীর্ণ পরিধির মধ্যে কবির পুচুর পিরাসী অভার সীমাবত থাকতে চার না, সে চার বিরাট ও মহানের মধ্যে, রহস্ত ও ঐথর্থের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে। তাই তিনি বলছেন:

"অনন্তের প্রশান্ত হৃদরে
নির্কাণের নিভৃত নিলরে
ভূলিরা উপাধি ধাম, দেশ কাল কাতি নাম
ঢালি দি' এ ক্ষুদ্র প্রাণ মহা প্রাণময়ে
মিশে থাকি একাকার হরে।"

( अखीनानम, (योवन-जर्भा )

এই বিশ্বচেতনা কবিকে সঙ্গীর্ণ অর্থে theist হতে দের নি, অনস্তের পটভূমিকার অমর আত্মার তীর্থযাত্রার অবকাশ দিরেছে। 'দেবপ্রভাব' ও 'বিশার' নামক ছটি কবিতার সেই মহান প্রকাশের কথা গভীর অমূভূতির সঙ্গে বলা হরেছে:

> "পাঝীর পাধার, গাছের পাতার সলিল-দর্প নে, অনল-শিখার জলদের গার শশীর ছটার কার অপরূপ ভাতি শোঙা পায় বিবিধ মূরতি ধরি ?"

> > ( विश्वय, (योवन-मधा)

কবির কাব্যের মূল স্থর অনস্তের সঙ্গে একাল্প হওরার আকুলতা এবং মাবে মাবে ওরার্ডসওরার্ণের মত ইনিও দৃশ্সমান কগংকে অতিক্রম করে অদৃশ্য মহা অনস্তের দিকে যাত্রা করতে চান:

> "যাইব হদেশে, আর রব না এথানে, পশ্চিম দিগস্তব্যাপী আঁধার সাগরে; চড়িরা সমাধি-রবে অনন্ত জীবন-পথে বাইব অনন্ত কাল অনন্তের পানে।"

> > ( खळानानम, (योवन-मंग)

এখানে 'বদেশ' শব্দট লক্ষ্মর, এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক দ্যোতনা রয়েছে। উপরি-উক্ত কবিতার অসীমের সদে মিলিত হবার তীত্র আকাক্ষা পরিপূর্বতা লাভ করেছে। যা সসীম ও অতিপরিচিত তাতে কবির তৃপ্তি নেই। সেই অসীমের কল্প একটা আক্লতা দেখা যার কবির অনেকগুলি গানে; এবং 'পাব্মর প্রতি', 'অকানিতের টান' (বঙ্গবাধী) প্রতৃতি কবিতার। দূরের কল, অপরিচিতের কল, অসীমের কল গভীর আক্লতা ব্যক্ত হয়েছে কবির মরমী কঠে, সেই অচেনা দেশের ক্লের গন্ধ, অদৃষ্ঠ অনমৃত্যুত পথে সমীরিত হয়ে কবির অন্তরে আলোডন স্ক্রী করেছে। এই গানগুলির উপর বাউল-প্রতাব স্পর্ভ, কবি বলছেন,

"সে দেশে যাবার ভরে প্রাণ বে কেমন করে।" এর সদে ভূলনীর রবীজনাবের নির্লিখিভ গান,— "কোন্ বেশেভে বাসা ভোষার কে জানে ট্রকানা কোন্ গানের হারের পারে ভার পথের নেই নিশানা থগো সেই কেশেরি ভরে, আমার নন বে কেনন করে, ভোমার নালার গঙ্গে,…।"

কৰির প্রেম-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে গভীর দার্শনিকতা এবং শেলীর ভাবোচ্ছ্বাস অস্তুত্ব করা যার। প্রেম দেহাশ্ররী হরেও একটা দেহাতীত অতীক্রিয় অস্তুতি, যা অন্তরের সদে অন্তর্কে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দের। মান্থবের অন্তরের এই প্রেমান্ত্র্ভুতির ভিতর দিরে অনন্তের প্রকাশ ঘটে।

> **জনন্তের প্রেমাভাস,** হর সবে স্বপ্রকাশ মানবন্ধদরাধারে মৃ্ডিমান আকারে।

> > (तबू चरवश्न, योवन-मर्ग)

পুনরায়,

, খদরে ঋদরে আছে প্রেমবিন্দু

তার অন্তরালে মহাপ্রেম সিমু

बिट्न विन्त्रू जटन जिन्नू ज जिन्नू ज जिन्नू ज जिन्नू ज जिन्नू ज

হার আমি যাবো কবে;

শীবনের আশা প্রাণের পিপাসা

হবে শিবারিতে দিয়ে ভালবাসা

পশিকা সরমে

গলিয়া চরমে

जिल्ल्यात्वं विन्द् त्रत्व ।

(প্ৰীতিঃ পরম সাধনম্, যৌবন-সধা)

রোমাণ্টিক হলেও বিহারিলাল বা রবীপ্রনাণের মত রোমাণ্টিক চিরশ্লীব নন; বিশ্বরের প্রাচূর্ব্যে ইনি বিহারি-লালের মত তেসে যান নি, বিশ্বর এঁর অন্তরের শুর্ আবেগ নর, ছ্রছ প্রশ্লনিচরকেও জাগিরে তুলছে। এঁর কবিতার অনেক দার্শনিক প্রশ্ন দেবা দিরেছে, বার কলে অনেক ক্ষেত্রে কবিতার রসরূপ ক্র হরেছে। তবে একটা লক্ষীর বিষয় এই বে, মাবো মাবো কবির কল্পনা শুন্দর ভদিমার মব্যে শুসমঞ্চ্ব পরিণতি লাভ করেছে। এই সব ক্ষেত্রে কবির ভীক্ষ চেতলা তার হালাবেগকে সংযত রূপের মাধ্যমে দব নব উপমার হারা রসায়িত করেছে:

প্রেমও কি ভূবে গেল কালের আঁথারে ?
তবে কি বপন আনি দেখিত্ব সংসারে ?
কাটনা আমার মারা বাশানে প্রিরার কারা
বলন্ত অনলে পুড়ে গেছে একেবারে।

কালের আঁবার তলে অনন্ত জলবি জলে

ा বিলীন হরেছে দেহ জলের নতন,
পাব'না দেবিতে আর নরনে নে রূপ ভার
বৃত্তির দর্শনে বাত্র হর দর্মন ।

( (क्षत्र निवाकात्र, (बीवन-नवा )

প্রকৃতি-বর্ণনার এই কৃত্যির রচনালৈলী বৈশিষ্টানর। প্রথমতা, ইনি গভারুগতিক উপনার হলে অনেক ক্ষেত্রে কৃত্য উপনার হরু প্ররোগ করেছেন। বিভীরতঃ, এর ক্ষিতার নথো ব্যক্তিবের একটা নুজীব স্পর্ণ পাওয়া বার। কর্মার অভিনবহে ও শব্পরোগের কৃত্যুকে এর প্রস্তৃতিবিবরক ক্ষিতাগুলি উপভোগ্য। বেমন,—

ভক্ষণতিকামবিত

গিরিমালা, তত্পরি অনন্তশিবরশ্রেমী, বেন সেনাদল সৈনিক নিবাসে

গাঁড়াইরা । ত্র্মকেননিভ বারিধারা
রক্তরঞ্জন, পড়ে খসি শিলাতলে

লাচিরা নাচিয়া; মুক্তাকল সম তার

বিন্দু ভুটে চারিভিতে, রঞ্জিত হইরা
ভাত্তকরে নানাবর্ণ। (হিমালয়, যৌবন-সধা)

এবানে সৈতদলের সঙ্গে শিবরশ্রেণীর তুলনার অভিনবত্ব ররেছে। 'রক্ত-রঞ্জন', 'ভাগ্লকর' প্রভৃতি কথার ব্যঞ্জনা অন্তর । নিসর্গ পরিদর্শনে অতি ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য-কণাও ত্বর্গরেশ্র মত কলমল করছে।

> চন্দ্রাতপ সম মণিমুক্তা খচিত-নীল অনম্ভ গগন,

করে তাহে বলমল রবি শশী তারাদল হেরিলে সে শোভা আহা ছুড়ার নরন। ° ইচ্ছা হর নদীতটে পাতিয়া বসন শুরে শুরে উর্ছনেত্রে সৌরলোক সনে রে করি সুখে প্রেম আলাপন। কবিচিত্ত প্রমোদিনী হুটত্ত গোলাপ আর;

তোরে বক্ষে ধরি
ভুড়াই তাপিত হিরা একদৃষ্টে নিরখিরা
নাসারক্ষে সম্ভামকরন্দ পাদ করি:

হরিদ্বরণ পত্তে ঢাকা আহা মরি;

কি রশলাবণ্য ভোর সহাত বদনে রে লইল আমার প্রাণ হরি।

( क्यावनक, (बीवम-नवा )

চিরঞ্জীব শর্মার কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আলোচনা করা হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবিদের পাশে হর ত তাঁর হাম হবে না। কিন্তু সে রুগের বিভিন্ন চিন্তাবারা ও তাব-বিপ্লবের কেম্মন্থলে বে তিনি এসেছিলেন সে পরিচীয় তাঁর কাব্যেই আছে। উনবিংশ শতাব্দী একটা বিরাট সাংস্কৃতিক জাসরবৈর বুগ। সে বুগে বাংলার কূলে বহু ভ্রম্ন এসে প্রতিহত হরেছিল। সেই বিভ্র্ম ভরদের রেখা ব্রুশ কর্মেছে চিরঞ্জীবের কবিতা।

## সমবায়

#### ঞ্জিকীরোদচন্দ্র মাইভি, এম-এ

সামবান্ধিক পূর্ব প্রতিজ্ঞা ( Postulates of Induction )

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী বলিতেছেন—সমবান্নিত্বঞ্চ সমবান্ন সন্থান্ধন সম্বন্ধিত্বং, ন তু সমবায়বত্বং সামাভাদাব ভাৰাং [ভাষা পরিছেদ; ১৪ ুকারিকার টীকা ], অধাৎ অভাব প্রভৃতি সমবারের অহুষৌনীরূপে, কেহ বা প্রতিষোনীরূপে, কেহ বা উভয় क्रा अभवारयत मधनी ट्रेया बारक। "अभवारयत सक्रम" \* আলোচনায় অভাব ও গুণের অন্ততম বিভাগ অনুষ্ঠকে প্রতি-যোগীরূপে উপস্থাপিত করিয়া সমবায় সম্বন্ধ বিচার করা হইয়াছে। সপ্ত পদার্থের মধ্যে অভাব ও সমবায় ছাড়া আর পাঁচটির সাধর্মাকে অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব বলে। যদিচ অনেকত্বট অভাবেও আছে তথাপি অনেকত্ব সমানাধিকরণ-ভাবত্ব দ্রব্যাদি পাঁচটির সাধর্ম্য। জ্ঞেয়ত্ব বা জ্ঞান-বিষয়তা পদার্থের অক্তম সাধর্ম্য [সাধর্ম্যং জ্রেরহাদিকমূচ্যতে-ভাষা পরিচ্ছেদ; ১৩ কারিকার অংশ] এবং জ্বেয়ত্ব বলিতে অভিবেয়ত্ব প্রমেরছাদি বুরার [ ভেরছং অভিবেরছ প্রমেরাছাদিকম্ বোধ্যম্ ঐ ; সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। ] অতএব চরম উপনয় বা উপাত্তের আশ্রয় হইতেছে (১) অভিধা বা সঙ্কেতগ্রাহ্ব অতিরিক্ত পদাৰ্থ [অভিবেয়ত্বমভিধা বিষয়ত্বমভিধান যোগ্যত্বং বেতি নৈয়ায়িকা:। সঙ্কেত গ্রাচ্ছো২ভিরিক্ত পদার্থ ইতি মিমাংসকা:], (২) প্রময়েত্ব এবং (৩) অভিধা ও প্রমেয়ত্বের সম্বন্ধ [(3) The mind or the subject, (3) the thing known or the object and (v) the relation between the subject and the object ]। এই সকল প্রতিজ্ঞা ছাড়া সমবায়ী সাধ্যাভাবে আরও কয়েকট প্রতিজ্ঞা রহিরাছে। আগেই বলিয়াছি যে, সমবান্নী সাধ্যাভাব দ্বারা পৃথক পৃথক কতকগুলি দৃষ্টাম্ভ লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত ব্যাপার-বোৰক নিখিলসাৰ্য নিভ্য নিৰ্বক্তিতে উপস্থিতি ঘটে ৷ "কতক" হইতে "সমূহে" বা "দামাগ্য" হইতে "বিশেষে" এরূপ উপস্থিতি (ক) সাধৰ্মাত্ব এবং (খ) অধিকরণত্ব বা হেতৃত্ব [যেন সম্বন্ধেন হেতুন্তেনৈব তদ্ববিকরণং বোধ্যং---ব্যবিকরণ ধর্মাবচিছন্ন অভাব প্রকরণত দীধিতি 🛚 দারা সম্ভব হয়।

সাধর্মাত্ব (The Principle of Similarity) বলিতে
সমান ধর্ম যাহাদের তাহাদিগকে বলে সধর্মা, তাহাদের ভাব
অর্থাং ধর্মকে [সমানো ধর্মো যেযাং তে সধর্মানন্ডেষাং ভাবঃ
সাধর্মাং—১৩নং কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী] বুবার।
(পারিমাওলা ভিত্র) পদার্থের সাধর্মকে কারণত্ব বলে এবং
কারণত্ব বলিতে নিয়তা বুবার (ভাষা পরিচেছদ—১৫।১৬
কারিকা)। পদার্থ মাত্রেরই ধর্মসাম্য বা ঐক্যই এই ক্রমার

ৰ্লবন্ধ অৰ্থাৎ সমজাতির পদাৰ্থে তাহাদের প্রকৃতিগত পূৰ্ববৃতিতা বা সংম্প থাকার করেকটির বিচার ফলে সকলগুলিরই
সাদৃষ্ঠ সম্বন্ধ বরা যায়। এক কথার ইহাকে প্রকৃতির একরূপন্ধ
বা নির্মান্থ্যতিতা ধর্ম (Law of Uniformity of Nature)
বলে [ অনন্ত বরূপানাং সম্বন্ধ করান গৌরবাদ লাঘবাদেক
সমবার, সিনিঃ—ভাষা পরিচ্ছেদ; ১১ কারিকার সিদ্ধান্ধ
মুক্তাবলী ]।

অধিকরণত বা হেতুত (The Principle of Ground and Consequent) বলিতে বুকান্ন যে, পদার্থ মাজেনই গুণ বা স্বভাব তাহার স্বধর্ম বা প্রস্কৃতির উপর নির্ভন করে: ফলে সমকার্যের সমকারণ বা কার্যকারণ সম্বন্ধ বিধি গুণ সাধর্ম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহাতে সমবেত হইয়া কার্য উৎপন্ন হয় তাহাই সেই কার্যের সমবায়ী কারণ | স্বকারণতাব-ट्रिक्ट विकास विभिद्धि यक्षमीविभिष्ठेश कार्यश अमराम अ**मरकार**मा९-পভতে তথ্যবিচ্ছিন্নং প্রতি তথ্যবিচ্ছিন্নং সমবারি কারণ-মিত্যর্থ:। যং সমবেতং কার্বং ভবতি ভেন্নন্ত সমবান্ত্রি ভদকং তং—ভাষা পরিচেছদ; ১৮ কারিকা ]। কার্ব ও কারণের সামানাধিকরণা না থাকিলে কার্যকারণ ভাব হয় না। এই क्छ (य इटल कार्रित जबक शास्क जर्श जमनाम जबरक যেখানে কার্য উৎপন্ন হয়, সেখানে কারণের তাদাল্য সম্বন্ধ অবশ্ৰস্বীকাৰ্য। কাৰেই দেখা যাইতেছে যে, দাৰ্থ্যা, অধিকরণ এবং তাদাস্থ অর্থাৎ প্রকৃতির একরূপতা বর্ম ও সামানাবি-করণত্ব সমন্ত সামবায়িক সিদ্ধ ব্যাধি**গ্রহের অন্ত**র্নিহিত পূর্ব প্ৰতিজ্ঞা মাত্ৰ। [হেতৃ ব্যাপক সাধ্য···সমানাৰিকরণড়াংশ গ্রহে সহচার গ্রহোহেতুরিতি ]।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির একরণতা বা নিয়মাত্রবর্তিতা বর্ম—এবং সামানাবিকরণত্ব বা হেতৃত্ব প্রত্যেক দ্বির ও নিশ্চিত সমবায়ী ব্যাপ্তি প্রহোপায়ের অবলছন। করেকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেবিয়া হঠাং ব্যাপ্তিপ্রহ হইতে পায়ে বটে, কিন্তু এরূপ সমবায় জ্ঞানকে অকাট্য সত্য বলিয়াও বরা যায় না, কিংবা একেবারে বাতিল সত্য বলিয়াও বিবেচনা করা যায় না, তাহারা সন্থাব্য সত্য মাত্র। সামান্দিক বর্ণ বা ভাতিবিভাগকে যথন পরম পুরুষের বিভিন্ন দেহাংশ হইতে উভূত ধরিয়া নিখিল প্রকৃতিয় জ্ঞানবিকৃত্ব সত্যের প্রতিযোধীয়ণে বিবেচনা করি তথনই সেই জ্ঞানের নিরসন হইয়া "মানবসমাজে জাতিভেদ অলার" এই সামবায়িক ব্যাপ্তি প্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। অল্কেণ একাধিক বিভক্তির ব্যবিকরণে সন্ধিত্রতাও নিবিলসাহ্য ব্যাপ্তিপ্রহ মাত্র।

विकालित जापर्न इरेट्डिंट (व, म्रास्ट्रच्ड निविन्नमाना

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫০-এ প্রকাশিত।

নির্বজ্ঞিক বা নিরমের আবিষ্ণার করা এবং সেইরূপ ব্যাপ্তিএহকেই বৈজ্ঞানিক সমবার (Scientific Induction)
বলা হর। বৈজ্ঞানিক সমবারে আমরা করেকটি মাত্র বিশিপ্ত
দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া "প্রকৃতির একরূপতা" ধর্ম এবং কার্যকারণ
সম্বন্ধের উপর বিশ্বাস রাখিয়া নিখিলসাধ্য নির্বজ্ঞি উপস্থাপিত
করি এবং অস্তান্ত ছুর্বল সমবারে "প্রকৃতির একরূপতা" ধর্মের
উপর সামান্ত আহ্বামাত্র রাখিয়াই একটা সন্থাব্য মাত্র সিরাভ্ত করিয়া রাখি। অতএব বৈজ্ঞানিক বা অন্ত যে-কোনও রূপ
সমবারে "প্রকৃতির একরূপত্ত"কেই মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ
করিয়া জ্ঞাত বস্তু হুইতে অঞ্জাত বস্তুতে উপস্থিতি ঘটে।

#### সমবার ও অনুমানের সম্বন্ধ বিচার

কৃষ্ণদাস তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন-অমুভূতিক-তৃবিধা প্রত্যক্ষমপ্যস্থমিতি তথোপমিতি শক্তর । কৃষ্ণদাস প্রোক্ত এই চতুবিধ অহুভূতির প্রতাক্ষ, উপমান ও শব্দকে একত সমবায়রূপে ধরিয়া ইহাদের সহিত অহুমানের সম্বন্ধ বিচার করা যাইতেছে। উক্ত গ্রন্থের ৬৮ কারিকার প্রথমাংশের মুক্তাবলীতে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি বিশিপ্তস্থ পক্ষেণ সহবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানমন্থমিতো জনকৃষ্, অধাৎ পক্ষের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান বা পরামর্শ অন্থমিতিতে কারণ। জাবার ৫১ কারিকার মুক্তা-বলীতে বলা হইয়াছে। যে, যছপি পরামর্শ প্রত্যক্ষাদিকং পরামর্শক্ষম্ তথাপি পরামর্শক্ষণ হেত্ব বিষয়কং যক্জানং তদেবাসুমিতি:, অর্থাৎ যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষ ও পরামর্শের ধ্বংস প্রভৃতি পরামর্শ হইতেই উৎপন্ন তথাপি হেত্ববিষয়ক পরামর্শোৎপন্ন জ্ঞানই অস্মিতি, অর্থাৎ যে জ্ঞানটি হেতুবিষয়ক নহে, অথচ পরামর্শ হইতে উৎপন্ন সেই জ্ঞানই অসুমিতি। অতএব হেতৃত্ব বা অধিকরণত্বই অমুমান ও সমবায়ের ( প্রত্যক্ষ, উপমান ও শব্দের ) পার্থ ক্য কারণ :

পূর্বে বলা হইরাছে, আমরা যদি পূর্ণাঞ্চ সত্য লাভ করিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে সমবার এবং অফুমান উভয়েরই সাহায্য লইতে হইবে। সমবায় ও অফুমান উভয়েই অফুভূতির প্রকারভেদ, উভয় স্থলেই আমরা এক বা একাধিক পরামর্শ (premise) হইতে একটি স্তন সত্যে উপনীভ হই। কিছ এতছভরের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্শক্য আছে,—

(১) অত্যানে সিভান্তট কখনও বীকৃত পরামর্শগুলি অপেকা অধিকতর ব্যাপক হর না, কিন্তু সমবারে সিভান্তটি সর্বদাই পরামর্শ অপেকা অধিকতর ব্যাপক হইবে। "সকল মক্ষ্ট মরণীল"—ইহা অক্যানের দৃষ্টান্ত। "রামের মৃত্যু হইরাছে, বছর মৃত্যু হইরাছে, হরির মৃত্যু হইরাছে অতএব সকল মন্থ্যের মৃত্যু হইবে"—ইহা সমবারের দৃষ্টান্ত।

- (২) অক্সানে আমরা পরামর্শগুলিকে সত্য বলিরাই বরিরা লই, কিন্তু সমবারে সেগুলির সত্যতা সহত্তেও জ্ঞান পাকা আবক্তক। সামবারিক পরামর্শগুলির সত্যতা জ্ঞানের ক্ষম্ প্রকৃতির একরূপছ (Law of Uniformity of Nature) বা নিরতা [ নিরতা পূর্ববর্তিতা কারণছং ভবেং—ভাষা পরিছেদ; ১৬ কারিকা ] জ্ঞান বিশেষ আবক্তক।
- (৩) অন্থানে প্রত্যক জানের সহিত জামাদের কোনও সম্পর্ক থাকে না। কতকগুলি পরামর্শ সীক্ষুত হইলে প্রত্যক জানের কোনও অপেকা না রাখিরাই সেই পরামর্শগুলি হইতে কোন্ সিঙান্ত অনিবার্শরণে নিঃস্ত হইবে তাহা নিরূপণ করাই অন্থানের কার্য। কিন্তু সমবারে পরামর্শগুলি ভূরোদর্শন ও পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ জানের উপর নির্জর না করিয়া সমবায়জ্ঞান হইতে পারে না। অন্থানের ত্রিবিধ বিভাগের মধ্যে কেবলায়ন্ত্রীর সমবায় সাদৃষ্ঠ থাকিলেও এই অন্থান বিভাগ প্রয়ন্ত্র (experiment) সাপেক্ষ না হওয়ায় সমবায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাক্ষেই কেবলায়ন্ত্রী প্রতিযোগিতা ধর্মাবিছিন্নই সমবায়।
- (৪) যে-কোনও একট প্রত্যক্ষ উপমিতি বা শাব্দ বোধ ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বৃত্তিতে বৃত্তি এবং অমুমিতিতে অর্ত্তি যে জাতি, সেই জাতিমত্বকেই সমবায় লক্ষণ বলিতে হইবে [যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষাদিকমাদায় তদব্যক্তিবৃত্তামূ-মিত্যবৃত্তি জাতিমত্বং (সমবান্নৰ্) বাচ্যমিতি---সিদ্ধান্ত মৃক্তাবলী]। সমবায়ে প্রত্যক্ষের উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকায় আমাদিগকে আকারগত বৈধতা এবং বন্ধগত সত্যতা উভয়ের প্রতি দৃষ্ট রাধিতে হয়—অর্থাৎ কোনও সিদ্ধান্ত কতকগুলি পরামর্শ হইতে নি:সত হইতে পারে কিনা-মাত্র ইহা দেখিয়াই ক্ষান্ত হই না; **পেই সিদ্ধান্তের সহিত বান্তব কগতের সহৃতি আছে কিনা** তাহাও নিরূপণ করিতে হয় । অহুমানে আমাদের লক্ষ্য থাকে আকারগত বৈৰতা বা শুদ্ধতার দিকে ; অর্থাৎ অমুমানে স্বীকৃত পরামর্শগুলি হইতে কোন সিদ্ধান্ত যথার্থ ই নি:মত হইতেছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সেই সিদ্ধান্তের সহিত বান্তব ৰগতের সঙ্গতি আছে কিনা তাহা আমাদের বিবেচা নহে। "ধুমাৎ পর্বতো বহ্নিমান"-এই অসুমান বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল বান্তব জগতের সহিত সম্পর্ক না রাণিয়াই করা চলে, কিন্তু বিভলি আলো বহিমান হইলেও ধ্যবজিত হওয়ার বর্তমান যুগে "বহিমান ধুম" এই সমবায় ভাল সিদ্ধ হয় না।

অন্থ্যান ও সমবারের মধ্যে কোণার সাদৃত্ত এবং কোণার বৈসাদৃত্ত আছে তাহা দেখানো হইল। একণে উহাদের মধ্যে কিরুপ সম্পর্ক তাহার আরও বিভূত আলোচনা করা বাক। প্রাচীন নৈরারিকগণ যেরূপ বিপুলভাবে কেবলয়াত্র অন্থ্যান-ধণ্ডের আলোচনা করিয়াছেন ভাহাতে অন্থ্যানকেই যুল অনুভূতি-পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করা সাধারণ বৃদ্ধিতে আসিয়া সমবায়-পদ্ধতিকে একটু বিশিষ্ট ছান দিতে গেলে ইহাকে অহুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া বলিয়া ধরা যায়। ছইটি প্রক্রিয়ার গতি যদি বিপরীত দিকে হয়, তাহা হইলে তাহা-দিগকে বিপরীত প্রক্রিয়া (Inverse processes) বলা ঘাইতে পারে। বিয়োগ এবং যোগ, গুণ এবং ভাগ ইহাদিগকে পারস্পরিক সম্পর্কে বিপরীত প্রক্রিয়া বলা যায়। গ্রায়াত্ব-**चू**ि छ इरे**ष्ट्रे** भदामर्न शास्त्र, धरः छाद्यापात मरश अखछ: একট ব্যাপক বচন। অহুভূতির নিয়মগুলির অহুসরণ করিলে সেই ছুইট পরামর্শের মধ্যে নিহিত এবং তাহাদের অপেকা অনধিক ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় ৷ সমবায়-পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা সাধারণ সত্যে উপনীত হইয়া থাকি। আমাদের বিচারগতি সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যের অভিমুখী এবং সমবায়ে বিশেষ সত্য হুইতে সাধারণ সত্যের অভিমুখী হয়। এইভাবে দেখিলৈ অনুমান ও সমবায়কে পার-স্পরিক সম্বন্ধে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, অনুমানই যে একমাত্র নৈরায়িক পদ্ধতি অথবা সমবায় অহুমানের প্রকার-একটি কাল্পনিক নিয়মকে ভেদমাত্র তাহা সত্য নহে। পর্যবেক্ষিত তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সমবায়-প্রতির একটা অঙ্গ বটে কিন্তু এই নির্মেরও একটা ভিত্তি পাকা আবশ্রক। এরপ নিয়ম কল্পনা করিতে হইলেই কোনও না কোনও যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তব তথ্যের সহিত সম্পর্কবিহীন কল্পনার স্থান বৈজ্ঞানিক গবেষণার নাই। ্য সকল বস্তু বা ঘটনার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া, পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে দেখিয়া তবে আমরা একটি সাধারণ নিয়মে (তাহা যতই অনিশ্চিত হউক না কেন ) উপনীত হইতে পারি। কতকগুলি বছ বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া এইভাবে একটি সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি অপরিহার্য অঙ্ক এবং ইহাই সমবার পদ্ধতি। কতকগুলি বন্ধ বা ঘটনা দেখিয়া কোনও बुक्ति नाहाया जाएं। ना महेबा निर्दिताद अक्रित भन्न अक्रि নিয়ম কল্পনা করিতে পাকিলাম এবং দৈবক্তমে তাহাদের মধ্যে কোনওট বান্তব তথাৰাৱা সমৰ্থিত চইলে ভাচাকে সভা বলিয়া স্থির করিলায--এইভাবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হর না। विठात कतिया (मनितन वृका याहेरव त्य. निवासिक श्रीकियात হইট বিশিষ্ট অহ আছে। সাধারণ সভ্য হইতে বিশেষ সভ্যে উপনীত হওয়ার প্রতিজিয়াও সেইরপ অপর একটি অল। মতরাং অনুমানই যে একমাত্র নৈরায়িক পছতি এবং সমবার অনুযানের বিপরীত পছতিয়াত্র ইহা বলা বৃক্তিসঙ্গত নহে।

প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য সমবায়ের তুলনা

পাশ্চান্তা কগতে সমবারসংখীর চিন্তার বোধ হর এরিষ্টটলই প্রথম। ভারতীর সমবারপ্রকরণকে পাশ্চান্তা প্রকরণের সহিত তুলনা করিতে হইলে এরিষ্টটলের মতের সহিত তুলনা করা সেইজন্ত অবশ্ব কর্তব্য।

এরিষ্টটন বলেন, আমরা কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা দেখিরা একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং সেইজ্জ মনে করি যে, স্থান বিশেষ বস্তু বা ঘটনাসমূহের পরে। কিন্তু প্রকৃতিতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত নিদর্শন মিলে। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়মের স্থান আগে, বিশেষ বস্তু বা ঘটনাগুলির স্থান পরে। কোনও বিশেষ বস্তু বা ঘটনা, কোনও এক সময়ে উদ্ভূত হইরা আবার বিলীন হইরা যার, কিন্তু যে সাধারণ নিয়মগুলি তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহারা ভাহার উন্তবের বহুপূর্বেই বর্তু মান ছিল এবং পরেও থাকিবে। এই সাধারণ নিয়মগুলি আহে বলিয়াই বস্তু বা ঘটনাশুলি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াহে এবং বিশেষগুণের অধিকারী হইরাছে। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ বন্ধগুলির যে পৌর্বাপর্য সম্পর্ক রহিয়াছে, সম্বারে আম্রা তাহার বিপরীত দিকে গমন করি বলিয়া সম্বারকে অভ্নানের বিপরীত প্রক্রিয়া বলা হইরা থাকে।

ভারতীয় মতে সমবায় যে অন্থানের বিপরীত প্রক্রিয়ানার, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুত আইনপ্রাইন প্রভৃতি বিধ্যাত বিজ্ঞানীগণ আপেন্দিকতাবাদ প্রভৃতি মতবাদেও সাধারণ নিয়মের জ্ঞান থে আগে নয় তাহা বলিয়াছেন। তবে তাহারা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে, জড় বা দ্রবাজ্ঞগং এবং তাহাদের গুণ ও কর্মজনিত প্রকাশ আপেন্দিক ব্যাপার। কাজেই প্রাকৃতিক কোন নিয়ম আগে হইতে কিছু নাই যদিও জড় বা দ্রব্যা এবং তাহাদের গুণ বা কর্ম এই উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। কৃষ্ণদাসও তাহার ভাষা পরিছেদ কারিকা এবং ভায় সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী দ্রীকায়ও বলিয়াছেন—সমবায়িকায়ণত্বং দ্রব্যক্তৈবেতি বিজ্ঞেয়—২৩ কারিকা এবং "সমবায়ত্বং নিত্যসগদ্ধত্বই"—১১ কারিকার মুক্তাবলী। এরিইটলের পরবর্তী পাশ্চান্তা সমবায়ী নৈয়ায়িকগণ্ও ভারতীয় মতের সহিত অনেকধানি একমত বলিয়াই মনে হয়।

সমবারী অবয়ব (Inductive Syllogism)-এর প্রণালী সহকে এরিপ্রটেলের সিকান্ত এই বে, রামের মৃত্যু হইল, ভাষের মৃত্যু হইল, হরির মৃত্যু হইল, বছর মৃত্যু হইল—এইরপ আরও করেকট ব্যক্তির মৃত্যু হইতে দেখিরা আমরা সিকান্ত করিলাম—"সকল মন্থ্যই মরপশীল।" এখানে আমরা নিশ্চরই একটা বৃক্তি প্ররোগ করিতেছি। সেই মৃক্তিকে আমরা তিল অবয়ব বিশিষ্ট ভারের আকারে পরিণত করিতে পারি কিনা—ইহাই প্রার্থ্য এরিপ্রটলের মতে এই মুক্তির যথার্থ আকার এইরপ—

রাম, ভাম, হরি, যতু, এবং অভাত অনেকে মরণীল; রাম, ভাম, হরি, বছু ইত্যাদি ইহারাই সকল মন্থত; অতএব সকল মন্থত্তই মরণীল।

এরিষ্টটলের মতে এ ছলে সাধা, যে হেতুর সহছে সত্য তাহাই পক্ষের সাহাব্যে প্রমাণ করা হইরাছে। একেত্রে পদগুলির বিভৃতি জন্মারী সাধ্য, হেতু এবং পক্ষের নামকরণ হইরাছে। অর্থাং যে পদের বিভৃতি স্বাপেক্ষা অধিক তাহাই সাধ্য এবং যাহার বিভৃতি স্বাপেক্ষা কম তাহাই পক্ষ। এই সংজ্ঞান্থসারে 'মরণশীল' সাধ্য 'সকল মন্থ্য' হেতু এবং রাম, ভাম, হরি, যহ্ ·····পক্ষ।

**এই ভারতে বিলেষণ করিরা** দেগিলে স্পষ্টই বুঝা যায় त्य. जमवायत्क এই ভাবে ভায়ের আকারে পরিণত করিবার **टिही मिक्स । अधारन दमा इन्टिल्ड (य, "त्राम, ज्ञाम, यह,** इति रेजापि रेहातारे जकन मञ्जा"। रेटा जजा ट्रेस বুৰিতে হইবে যে. জগতে যত মহুয় আছে অথবা পাকিতে পারে আমরা তাহাদের প্রত্যেকটকেই দেখিয়াছি। যদি তাহা সম্ভব হইরা থাকে তাহা হইলে বস্তুত: আমরা কোনও জ্ঞাতপূর্ব সভ্য হইতে অক্সাভ সভ্যে উপনীত হইতেছি না: অৰ্থাৎ সিদ্ধান্তে কোনও মৃতন সত্যের সমাবেশ নাই; পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু সমবায়ের रिनिश्चार এर त्य. रेटाए जामना करनकी माज वस पिनिन्ना সমজাতীয় যাবতীয় বন্ধ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। স্মুতরাং সমবারকে এই উপায়ে ভারের আকারে পরিণত করা হইলে णादात्र अरे देविनिक्षा नक्षे द्देश यात्र। আর যদি প্রত্যেক मञ्चारक भर्वारक कता मध्य ना इरेशा शास्त्र जाहा इरेस ৰিতীয় বচনটকে সত্য বলিৱা গ্ৰহণ করা যায় না। স্থতরাং সিদান্তের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আসিয়া পড়ে। বস্তুত: প্ৰভাকর-মতে বাহাকে নিত্য সমবায় (perfect Induction) বলা হইরাছে, কেবলমাত্র ভাহাকেই উপরে ক্ষিত উপায়ে ভারের জাকারে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নিত্য সমবার যে একমাত্র সমবার-পদ্ধতি নর তাহা রহতী দীকার (আচার্ব গুরু প্রভাকর মিশ্র প্রণীত মীমাংসা দর্শনের শাবর ভার দীকার ) বলা হইয়াছে।

#### সমবারের সমস্তা

আলোচনার দেখা সেল যে, প্রকৃতির একরূপত্ব বর্ষের সহিত সামঞ্জ রাখিরা প্রত্যকাল্নমোদিত যে নিধিলসাধ্য নির্বৃদ্ধি আসে তাহাকেই সমবার বলে। প্রত্যেক সমবারে আমরা ছুইট সংকার বা ঘটনার সম্বন্ধ লক্ষ্য রাখিরা সাবারণ সিহান্তে উপনীত হুইবার প্ররাস পাই। এই সাবারণ সিহান্তে উপহিতির সভাব্য সম্বন্ধলিকে তিন ভাগে ভাগ করা বার—
(১) অরুতসিহি (Co-existence) (২) সহচার (succession)
(৩) সামানাধিকরণ (The relation of equality or

- inequality )। সমস্ত সম্ভাব্য সাধ্যাভাবই এই ত্রিবিধ সম্বদ্ধের বে-কোমও একটিকে আশ্রম করে।
- (১) ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিনাশক্ষণ পর্যন্তং যরোরাশ্ররাশ্ররীভাবন্তরোরযুত সিদ্ধি। এই অযুত সিদ্ধি সম্বন্ধ বিষয়ে বলা যায় যে, সমবায়ের বুলীভূত ভাত হইতে অভাতে উপস্থিতির জন্ত ইহাই একমাত্র ভিত্তিভূমি। আমরা ছুইট বন্ত বা গুণ লক্ষ্য করিতে পারি, কিন্তু যদি তাহাদের অযুতসিদ্ধি-জনিত সাধর্ম্য বা হেতৃত্ব ধরিতে না পারি তাহা হইলে আমরা কখনও কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ-বিষয়ক সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তবে ইহাও সত্য যে. क्तरमग्रात जासम् ७ जासमी जन्म इरेलरे जमनाम हरेत ना । ধুম ও বহ্নির মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিলেও নিত্য সমবার নাই এবং সেইজ্ভ "ধুমবান বহিন" বা "বহ্নিমান ধুম" ইহাদের কোনওটি নিশিলসাধ্য নিৰ্বক্তি নহে। শীতকালে জলাশর হইতে যে ধুম উখিত হয় তাহার সহিত বহুির কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব "বহ্নিমান ধুম" এ কল্পনা সমবায়গ্রান্থ নহে। স্থাবার বৈছ্যতিক আলো নিধুম বলিয়া "ধুমবান বহ্নি" ইহাও সমবায়ে অসিদ্ধ। উভয় স্থলেই ধুম ও বহুির মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধ নাই এবং উভয় দৃষ্টান্তে আশ্রয়ীর বিনাশ-ক্ষণে আশ্রয়ের সহিত কোনও সম্বন্ধ আসে না, অতএব সমবায়ও ঘটে না।
- (২) সহচার বলিতে—'সাধন বিশেষক সাধ্য সামানাধিকরণ্য প্রকারক" বুঝায়। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী বলিতেছেন-এবমন্বর বাতিরেকাভাাং সহচার গ্রহস্তাপি হেতৃতা ভাষা পরিচেছদ---১৩৭ কারিকা দ্রপ্টব্য ] অর্থাৎ সহচার জানের হেতুত্ব সিধি ক্ষত অধর ও বাতিরেকের জ্ঞান ভাবশ্রক। এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে আবার ব্যতিরেকী সহচার ( variable succession ) সমবারী সাধ্যাভাবের ভিন্তি গঠিত करत न।। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমবায় অসুমানের বিপরীত প্রতিজ্ঞা নহে। অহুমানের মূল ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের মূলকারণ হইতেছে ব্যভিচারের অজ্ঞান ও সহচারের জ্ঞান। সমবারের বৃলভিত্তি হেতৃত্ব এরং হেতৃত্ব সিদির ভর অন্তরী সহচার (invariable succession) উপযোগী উপাদান। কোনও ঘটনার হেতৃত্ব হইতেছে তাহার जनानितरभक (unconditional) जनती (invariable) ও অব্যবহিত পূর্বাগ (immediate antecedent)। স্থাদ ব্দরর থাকার কার্ব্যের পূর্ব্বেই স্থনিরূপিতরূপে কারণের স্থান। যদি কভিপর নিরূপিত সহচারের দৃষ্টান্তে আমরা কারণ-সম্বন্ধ ভাবিদার করিতে পারি তাহা হইলে নি:সন্দেহরূপে তাহাদের সম্বন্ধী সাধ্যাভাব আমরা ধরিতে পারিব। অতএব সমবায়ী প্রতিজ্ঞা সহচারত্বনিত ঘটনা বা নিসর্গহেতু সহছের মধ্যে नीयांवद ।
  - (৩) কৃষ্ণাস তাঁহার ভাষা পরিছেদ ৬১ কারিকার

ৰিতীয়াৰ্দ্ধে বলিতেছেন সাধ্যেন হেভোৱৈকাৰিকরণ্যং ব্যাপ্তি-ক্লচ্যতে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের মূলবন্ত ; সমবায়ের সহিত ব্যাপ্তির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কাজেই সামানাধিকরণ্য অনুমান সিকান্তের বিশেষ উপাদান, কিন্তু হেতুর সহিত ইহার সম্বন্ধ **পাকার সমবার সিন্ধান্তেও সাহায্য করে; কেননা রছুনাথ** শিরোমণি তাঁহার "ব্যবিকরণ ধর্মবিচ্ছিন্ন অভাব" গ্রন্থের দীবিতিতে বলিয়াছেন—তংসামানাবিকরণ্য চ স্ববিশিষ্ট হেছ-ধিকরণাবচ্ছেদেন বোধ্যম্। যে সাধর্ম্মজ্ঞান হইতে সমবায়-পিন্ধি ঘটে তাহাকে সাঞ্চাত্য ধরিলে অধিকরণত্বের সহিত সম্বন্ধ আসিয়া যায় এবং তখন তাহার সমান (the relation of equality ) ও অসমান ( the relation of inquality ) এই ছই ভাবে কল্পনা চলে। রন্থাপও বলিয়াছেন--সাঞ্চাত্যং চ সমানংসমানাধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বান্যতর রূপেণ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবস্থ—দীবিতি:। আমরা কয়েকট স্থলে সমান ও অসমান সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই সিনাম্ব করিতে পারি না বটে, কিন্তু হেতুত্ব সম্বন্ধ পাইলে সমান বা অসমান ভাব লক্ষ্য করিয়া সমবায় সিদ্ধান্ত করা যায়।

যদিও সমবায়ী প্রতিজ্ঞা নৈসর্গিক হেতৃত্ব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দীমাবদ্ধ তথাপি ইহা আমাদের নিকট ছই রূপে উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম রূপে আমরা কারণ ধরিয়া কার্য বা ফলাফল জানিবার চেষ্টা করিতে পারি; জার ছিতীর রূপে কার্য্য ধরিয়া কারণ জানিবার প্ররাস পাইতে পারি।

প্রথম প্রকারের সমবারাস্স্কানে আমরা চাক্ষ প্রত্যক্ষ বা প্রকৃত প্রয়ত্ব দারা কারণ-বাহিত কার্য লক্ষ্য করি এবং তক্ষারা তাহাদের মধ্যে সহক-সিদ্ধান্তে উপনীত হই। তবে ইহা মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিপক্ষনক অবস্থার প্রয়ত্ব বা পরীকা করা সম্ভবে না, কিন্তু এরপ অবস্থার কেবলমান্ত্র প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া থাকি এবং কটিল অবস্থার অস্থমানের সাহায্যে কারণবাহিত কার্য-পরিগামের হিসাব লই।

ষিতীয় প্রকারের সমবারাম্সন্ধানে আমরা অতীতে পিছাইতে পারি না বলিয়াই প্রকৃত কি কারণে এই কার্য সম্ভব হইরাছে তাহার সন্ধান লই। এরপ স্থলে আমাদের এমন একটি কারণের বারণা করিতে হর যাহা ঐরপ কার্য ঘটিইতে সমর্থ। নৈরায়িক সিরাস্তে এরপ কল্পনার যাধার্থ্য প্রতিপাদম-ক্ল্য সমবায়ী নিরমের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে সমবায়ী প্রতিজ্ঞা উপরোক্ত হই রূপের ফেকোনও রূপে আমাদের নিকট আমুক না কেন সমাধান একমুখী অর্থাৎ প্রকৃত বা কাল্পনিক হেতৃ হইতে কার্যের দিকে। কৃষ্ণদাসও বলিয়াছেন—উপায়েছার প্রতি ইপ্তমাধনতার জ্ঞান কারণ বা হেতৃ [উপায়েছাং প্রতীপ্তমাধনতাজ্ঞানং কারণম্—ভাষা পরিছেদ; ১৪৬ কারিকার সির্ধান্ত মুক্তাবলী]।

# ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ

(১৯৩০ সালে কৈছিল)
হৈড অফিস—৮নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা
গোষ্ট বন্ধ নং ২২৪৭
কোন নং ব্যাহ ১২১৬

## সৰ্বপ্ৰকাৰ ব্যাকিং কাৰ্য্য কৰা হয়।

#### শাখাসমূহ

লেকমার্কেট (কলিকাতা), সাউপ কলিকাতা, বৰ্দ্ধমান, চন্দ্ধননগর, মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, ঝাড়স্থানা (উড়িয়া), ও রাণাঘাট।

> ম্যানেন্দিং ডিরেক্টর এইচ, এল, সেনগুপ্ত

## ভারতের বস্ত্রশিপ্প

#### ঞীকুঞ্ববিহারী পাল

গ্রীমপ্রধান দেশ ভারতবর্বে প্রধানত: কার্পাসনিশ্বিত বস্তুই ব্যবহুত হইলা থাকে: রেশম ও পশম যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহা অতিশয় নগণ্য। ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলেও কগতের অভাত দেশেও কার্ণাসই বন্ধসমস্তা সমাধানের প্রধান বস্তু। বর্তমান কালে অবস্তু কৃত্রিম স্থতা তথা বস্ত্র প্রস্তুতের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিছত হওয়ার বস্ত্রের অভাব কিমংপরিমাণে কৃত্রিম বন্দ্র-গাহায়েই মিটানো সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু কাপ্রিস-বল্লের তুলনায় ইহার পরিমাণ ষপেষ্ট নতে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে অক্যাববি কোন প্রকার কৃত্রিম বগ্র প্রস্তুতের কল স্থাপিত হর নাই। মুক্তের পূর্বের যে সামান্ত পরিমাণে কৃত্রিম রেশম আমাদের দেশে আমদানী হইত তাহা আসিত প্রধানত: জাপান হইতে। আজ শাপান মুদ্ধে পর্যুদন্ত, স্থতরাং তাহার বল্পলির উন্নতিও অনেকাংশে ব্যাহত। তবে আশার কথা এই যে, সম্প্রতি ক্লবিম রেশম তৈয়ারীর কলকজাদি স্থাপিত হইতেছে। তদ্বাতীত দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে রেশম, পশম বা ष्ण কোন মূল্যবান বন্ধ ব্যবহারের প্রশ্ন আপাতত: উঠে ন।। नित्म शृषिनीत विधिन्न (मर्म छे९भन्न विधिन्न श्रकात वरश्रत শতকরা হিসাব দেওয়া হইল :---

| সাল  | তুলা | পশ্ম | <b>্রেশ</b> য | ক্তিম রেশম |
|------|------|------|---------------|------------|
| 7707 | 90   | 20   | 2             | 20         |
| >>8% | 93   | 78   | 2             | > ¢        |
| 3886 | 9.9  | 7.8  | 2             | 20         |

স্তরাং ভারতবর্ষের বঞ্জনিল্প বলিতে এক কথায় কাপাস-বশ্রই বুঝার। কাপাস বশ্রশিল্প ভারতবর্ষে নৃতন নছে। মহেন-কো-দাভোতে যে কাপ্নি-বন্ত্র আবিশ্বত হইয়াছে তাহা তিন সহজ্র এইপুর্কান্তের বলিয়া অভুমিত হয়। অনেকের ধারণা যে, মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে রক্ষিত মৃতদেহের আছাদন-বন্ধ ভারতে উৎপন্ন কাপ্সি-নিশ্মিত। विद्यादक्ष्मित्र ( बै: १: ७०७ मान ), (हाद्याएकीम् ( बै: १: **৫ম শতাব্দী**), **আলেকজাভা**রের সঙ্গে আগত ঐতিহাসিকগণ, ( জী: পু: ৩২৭ সাল ) প্রভৃতির লিখিত বিবরণীতে ভারতের কার্পাদ-বল্লের উল্লেখ আছে। মধ্যমুগে ভারতবর্ষ হইতে প্রচর পরিমাণে তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইত। চীন এবং পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে ভারতবর্ষ হইতেই তুলার চাষ নীত হইয়াছে। তথনকার দিনে ভারতের কার্পাস-বস্ত্র কত উন্নত বরণের ছিল ঢাকার মসলিনই তাহার প্রমাণ। হত্তচালিত তাঁতই ছিল তংকালে বস্ত্রবরনের একমাত্র উপার। ইংরেছ এবং ইউরোপের অভান্ত ছাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কার্ণাস-শিল্পে এক নৃতন অব্যারের হচনা হইরাছিল। - আধুনিক বিজ্ঞানসম্বত উপারে ভারতবর্বে সর্বপ্রথম ব্যবর্ম-ব্যাদি উনবিংশ শতান্ধীর মধ্যভাগে স্থাপিত হইরাছিল। তংপর ভারতের ব্যাদির উত্তরোত্তর সমূদ্ধ হইরা পৃথিবীর মধ্যে একট বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিরাছে। ১৮৬৬ সালে সম্র্যা ভারতে মোট ১৩টি মিলে ৩,৪০০ খানা তাঁত ছিল। ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা দিছাইরাছে—৪০৭টি মিল এবং ২০১,৭৬১ খানা তাঁত; বর্তমানে এই সংখ্যা ভারও বর্দ্ধিত হইরাছে। ব্যাদিয়ে ভালাভ দেশের তুলনার ভারতের স্থান কোথার ভাহা নিয় তালিকা হইতে সুস্পষ্ট হইবে:—

| দেশের নাম            |       | উৎ | 어밁 ' | ব স্তের | ণরিম | Ti9 |
|----------------------|-------|----|------|---------|------|-----|
| <b>যুক্তরা</b> ষ্ট্র |       | ৮  | শত   | ૭৬      | কোট  | গৰু |
| ভারতবর্ষ             |       | ¢  | "    | 82      | **   | n   |
| জাপান                |       | 8  | "    | o       | "    | >?  |
| রাশিয়া              |       | ৩  | "    | ৬৭      | **   | n . |
| ব্রিটেন              |       | •  | **   | 4       | **   | "   |
| অভাগ দেশ             |       | 70 | "    | ૧૨      | "    | ,,  |
|                      | ্েমাট | 8  | "    | ఎల      | - ·  | ,,  |

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতের স্থান প্রশিবীর মধ্যে বিতীয়। তবে লোক-সংখ্যার তুলনার এই উৎপাদন যথেষ্ঠ নহে। विতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জনপ্রতি গড়ে বংসরে ১৬'৫ গছ বন্ধ ব্যবহৃত হুইত : স্থামেরিকার যুক্তরাথ্রে এই পরিমাণ ছিল ৫৬ গব্দ, ত্রিটেনে ৪৫ গৰু। চীনের অবস্থা ভারত অপেক্ষাও শোচনীয়, সেখানে এই পরিমাণ ১ গ<del>ব্দু মাত্র। স্থতরাং দেশের লোকের</del> জীবনযাতার মান কিকিং উন্নত হইলে বা প্রতি ব্যক্তির জ্ঞ উপযুক্ত পরিমাণে বগ্র সংগ্রহ করিতে হইলেও ভারতে বগ্রের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অধিকাংশ লোকই অনশনে বা অৰ্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে সেদেশে খাভদ্রব্যের পরিবর্ত্তে বল্লের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কত-দুর সমীচীন হইবে তাহা বিবেচনার বিষয়। প্রকৃত পক্ষে হদের পূর্বে যে পরিমাণ ক্ষমিতে তুলার চাষ হইত, যুদ্ধকালীন ভারতের ছুভিক এবং তংসকে 'অধিক শস্ত বাড়াও' আন্দোলন হেত উক্ত কমির পরিমাণ তদপেকা ব্রাসপ্রাপ্ত হইরাছে।

ভারতবর্বে যে কার্শাস উৎপন্ন হর তাহা বিভিন্ন রক্ষের।
সর্ব্বাপেকা উৎকট্ট তুলা উৎপন্ন হর পঞ্জাব, সিম্বু, হারদরাবাদ,
মধ্যপ্রদেশ, বেরার প্রভৃতি অঞ্চলে। পঞ্জাব ও সিম্বু আৰু পাকিছানের অভ্যুক্ত বলিরা উৎকৃট বর্বের তুলা ইদানীং ভারতবর্বে
আন্নই রহিরাছে। বিভক্ত হইবার পূর্বের সমগ্র ভারতবর্বে বে
পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইত তাহা হইতে কভক কাঁচা তুলা

বিদেশে রপ্তানী হইরাছে, অভপকে বিদেশ হইতে বস্ত্র এবং মিশরের হোট জাঁশের কাঁচা মালও এদেশে আমদানী হই-রাছে। নিয়লিখিত পরিমাণ কাঁচা মাল বিদেশে গিয়াছে:—

| ं भाग              | রপ্তানীর পরিমাণ              |
|--------------------|------------------------------|
| 7 <i>2</i> .05~ 80 | ২,৩৪৮,০০০ বেল                |
| 7980-87            | २,० <b>১७,</b> ०० <b>०</b> " |
| >8-684¢            | ৮৭৬,০০০ "                    |
| 2284-80            | ১৬০, <b>০</b> ০০ "           |
| 328~88             | ৩৮৩,০০০ "                    |
| >>8-8¢             | 80 <b>&gt;,0</b> 00 "        |

রপ্তানী বাদ দিয়া অবশিষ্ট তুলা ভারতের কলগুলিতে বগ্র ও তথা তৈরারীর নিমিন্ত ব্যবহৃত হইরাছে। ১৯৪০-৪৪ সালে বিদেশ হইতে যে কাঁচা তুলা এদেশে আমদানী হইরাছিল তাহার পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ লক্ষ বেল, ভারতের কলগুলিতে ব্যবহার্য তুলার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। ভারতীয় মিলে উৎপাদিত বগ্র ও ত্বতার যে অংশ বিদেশে রপ্তানী হইরাছে তাহা এইরূপ:—

| সাল             | স্থভার পরিমাণ          | বদ্ধের পরিমাণ             |
|-----------------|------------------------|---------------------------|
|                 | ( <b>০</b> ০০ পাউণ্ড ) | ( <b>০</b> ০০ <b>গজ</b> ) |
| ১৯৩৮-৩৯         | ৩৭,৯৫১                 | ১१ <b>७,३३</b> ১          |
| 28-F84C         | <b>98,</b> २১०         | ৮১१,৯৯२                   |
| 28 <i>9</i> -88 | 38,098                 | 8 <i>4</i> 2,004          |
| 7984-84         | \8,8 <b>\</b> 9        | 880,400                   |

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পুতা রপ্তানী হইয়াছিল ১৯৪১-৪২ সালেই সর্ব্বাপেকা বেনী, পরিমাণ ৯ কোট পাউও, এবং বন্ধ সর্ব্বাপেকা বেনী রপ্তানী হইরাছিল ১৯৪২-৪৩ সালে। বন্ধ বিশেষভাবে অপ্তেলিয়া, সিংহল, ইরাক, রোডেসিয়া, আবি-সিনিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়াছিল আর প্রতা লইয়াছিল অপ্তেলিয়া, ইয়াক ও প্যালেয়াইল। মুদ্দের পূর্ব্বে সমগ্র উৎপন্ন বন্ধের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র বিদেশে চালান মাইত, ১৯৪২-৪৩ সালে এই পরিমাণ ব্যবিত হইয়া শতকরা প্রায় ২০ ভাগে দাড়াইয়াছিল। অবচ উৎপাদন তদম্পাতে ব্যবিত হয় নাই। এমতাবছায় বেশে যে বন্ধের মুর্ভিক হইকে তাহাতে আক্রের্বের কি আছে।

বুদ্ধের পরবর্তী কর বংসরে ভারতের বর্ঞানরে নানারকম অহবিধাহেতু দেশের লোকের বর্ঞাভাব শোচনীর হইরাছিল। দেশে হন্ডচালিত তাঁতে তৈরারী বর কিরংপরিমাণে সমভার সমাবান করিরাছিল বটে, কিন্তু অধিকসংখ্যক তাঁতী হৃতার অভাবে কাজ রন্ধ করিতে বাব্য হইরাছিল বলিয়া আশাসুরপ কললাভ হর নাই। সমগ্র ভারতে মোট প্রার বিশ লক্ষ হন্ডচালিত তাঁত আছে, ইছার মধ্যে শতকরা প্রার ৭২ ভারেই কার্পাস-বর বর্ষ করা হয়। হৃতার অভাবে শতকরা ১০ জন

তাঁতীই বেকার বসিরা ছিল। তাঁতে প্রস্তুত বন্ধের পরিমাণ মোট ১৭০ কোট গৰ। তাহা ব্যতীত মুদ্ধের পূর্বেব বিদেশ হইতেই প্রচুর বন্ধ এদেশে আমদানী হইত। ১৯৩৯ সাল হইতেই এই পরিমাণ ব্রাসপ্রাপ্ত হইয়া মাত্র করেক লক গকে कंशियः। अन्न मिर्क स्थितानी नाकादाकामा, मिरन सर्वपर्छ, উপযুক্ত যন্ত্ৰাদির অভাবও বগ্র-উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে তাঁতের বন্ধসমেত ভারতের ৪২ কোট অধিবাসীর নিমিত মোট বগ্র পাওয়া গিয়াছিল ৪৬২ काछि शब--यादा ১৯৩৮-७৯ माल दिल ७२२ काछि शब । তারপর মৃষ্টিমেয় ধনিকসপ্রদায়ের হত্তে মিল পরিচালনার একাধিপত্য থাকায় যে কালোবাজার ও নানারকম ছুর্নীতি চলিতে থাকে তাহা বলা বাহল্য। কঞ্টোল-ব্যবস্থা প্রবৃত্তিত হওরার শহরবাসীদের বস্ত্রসমস্থার কিরংপরিমাণে সমাধান হইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রামবাসীদের ছর্দশার কের অনেক দিন চলিয়াছে। এখনও যে এ সমস্ভার সমাধান হইয়াছে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

কাঁচা তুলার মূল্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় তুলা অঞ্চান্ত দেশের তুলনায় সন্তাই রহিয়াছে। নিয়ে তাহা দেখানো হইল (প্রতি ক্যান্তি অর্থাং ৭৮৪ পাউতের মূল্য দেওয়া হইয়াছে):—

|              | 2202          | ৯০০ ট্রাকা<br>১৯৪৮ |  |
|--------------|---------------|--------------------|--|
| ভারতীয় তুলা | ২০০ টাকা      |                    |  |
| আফ্রিকার "   | <b>v</b> oo " | 7440 "             |  |
| মিশরীয় "    | 800 "         | ২,৮০০ "            |  |

দেখা যাইতেছে, ভারতীয় তুলার মূল্য মুদ্ধের পরে প্রায় ৫ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু মিশরীয় তুলার মূল্য বাঞ্চিয়াছে ৭ গুল। তুলা হইতে বস্ত্র তৈয়ারী করিবার যন্ত্রপাতি, কর্ম-চারীদের বেতন ও অভাভ আত্মাপিক ধরচও বহু ওণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; অবচ সেই অমুপাতে বপ্তের মূল্য আশামূরপ वाफात्ना इस नाहे विनया शिलशानिकश्य कर्त्नुं न बाकाकारन নানা ওকর আগতি দেখাইয়াছিলেন। কাভেই কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার পর তাঁহারা যে স্থদে আসলে তাহার শোৰ তুলিবেন তাহাতে আর আশ্রহ্য কি ? কণ্ট্রোল উঠিয়া ষাইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যের মূল্য যে অসম্ভব রক্ম বাভিয়া গিয়াছিল ইহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। বন্ধ উৎপাদনের প্রয়ো-জনীয় জব্যাদি সরবরাহকারীগণ বলেন,—খতা, রং, টাকু এবং অভাত ক্রব্যের উপর কণ্ট্রোল রহিয়াছে, কিন্তু বন্ধ উৎপাদন, মাল সরবরাহ এবং মূল্যের উপর হইতে কণ্ট্রোল তুলিয়া লইয়া সরকার মিলমালিকগণকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং তাঁহারা এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে পদ্চাংপদ হন নাই। সরকার একথা টিকই স্থানেন যে, চাহিদার তুলনার এখনও উৎপাদন পৰ্যাপ্ত নছে। উপরম্ভ প্রতিবেশী সব কর্ষ্ট রাব্রই বন্ধব্যাপারে ঘাটভি দেশ, স্থতরাং চোরাকারবার চলা মোটেই অসম্ভব নর এবং মালিকগণ কণ্ট্রোলের আমলে সরকারের অভ যে আশাস্ত্রপ লাভ করিতে পারেন নাই ভারাও তাঁহারা ভূলিয়া যান নাই। এশিয়ার বিরাট সম্ত্র-তীরবর্তী দেশসমূহের সর্বরেই প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় বত্তের চোরাকারবার চলিতেছে। ভাঃ শ্রামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যার মধার্থ ই বলিয়াছেনঃ

"There was a rise in the price and the consumers suffered...a chance was given to the industry but I could assert without contradiction that both the country and the government were let down by the industry."

একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার—কণ্ট্রোল তুলিয়া লওয়ার পর বরাভাব হয় নাই, বরং ইহার প্রাচুর্যাই পরিলক্ষিত হইতেছে। কণ্ট্রোল মূল্য অপেক্ষা তিন-চারি গুণ বেশী মূল্য দিলে বস্ত্রের অভাব নাই; অভাব পরসার, বস্ত্রের নহে। সম্প্রতি জাবার কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, অবশ্ব বর্তমানে বল্প-ছাভিক্ষের কতকটা স্থরাহা হইয়াছে। বলা অপ্রাসন্ধিক হইবে না বে, বল্প-ব্যাপারে সরকার কোন্ নীতি অন্সরণ করিতেছেন বুঝা কঠিন।

মাহাই হউক, ভারতের বর্তমান বস্ত্রসমন্তা বিশেষভাবেই কটিল। কাপাঁস চাবের নিমিত্ত ক্ষমির পরিমাণ যদিও ভারতীর মুক্তরাট্রে পাকিছান অপেকা অনেক বেলী, কিন্তু ক্ষমির তুলনার ভারতে উৎপাদন কম বলিয়া তুলার ক্ষম্য ভারতকে বিদেশী মালের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে। তবে কাপভের কলগুলির অধিকাংশই ভারতে অবস্থিত। ভারত ও পাকিছানের কাপাঁস উৎপাদনের ক্ষমি ও উৎপর তুলার পরিমাণ নিয়ে দেওয়া হইল:

দেশ অমির পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ
১৯৪৪-৪৫ ১৯৪৬-৪৭
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ১১,২২৮,০০০ একর ১,৭৭৩,০০০ বেল
পাকিস্থান ৩,৬১৫,০০০ "১,৩৭৭,০০০ "

সমগ্র শ্বমির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পাকিস্থানে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ পাকিস্থানে শতকরা ৪০ ভাগের উপর। সিছু ও পশ্চিম পঞ্চাবের জমির উৎপাদন-ক্ষমতা উত্তরোত্তর র্বিপ্রাপ্ত হইতেছে; উৎপাদিত তুলাও উৎক্ষপ্রতর। ভারতের খাভাভাব হেতৃ তুলা চাষের নিমিন্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করাও আপাততঃ সন্তব নহে। স্ক্তরাং পাকিস্থানের বাড়িতি তুলা যদি ভারত ন্যায়সম্ভ স্বল্যে ক্রের করে তবে উভর রাষ্ট্রেরই মন্দ্র।

## 31173/3/ 2032/

শিশুপাননের সম্যক্ জানের অভাবে একেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভরাবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাদীণ পৃষ্টিবিধান করিতে অধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি১র সহিত মৃল্যবান উদ্ভিক্ষ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাদ্ধ টনিকটি প্রভ্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন বিদ্যাপিত রোগে বিশেষ উপভারী:—শিশুদের ক্রেডর পীড়া, অলীগতা, হুব ভোলা পেট কাণান্ধ কোঠকালৈ, কলপুভভা, ক্রমভা, বভাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।



লিষ্ঠার এটিসেপটিকস্ • কলিকাত





রবীক্স-সাহিত্য-পরিক্রমা—- শ্রীন্পেন্দ্রনাথ ভটাচার্য। দি বুক হাউদ, ১৫ কলেন্ধ স্বোন্নার, কলিকাতা। দুল্য বারো টাকা।

এখানি আলোচনা-পুশুক। স্বৃহৎ গ্রন্থখানি ছুই ভাগে বিশুক্ত। প্রথম অধ্যার ৩১২ পূর্চা, বিভার অধ্যার ২১৬ পূর্চা। তুই অধ্যায়ে শুধু গীতিকাবোর বিচার। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে, এমন কি রবীন্দ্র কাব্য সম্পর্কেও সব কথা ইহাতে শেষ হয় নাই। গ্রন্থের ইহা প্রথম ভাগ মাঞ। কাব্যনাট্যগুলি এ বিচারের অন্তর্ভু ক নয়। সন্ধানগীতের পূর্ববন্তী রচনা ছাড়া কড়ি ও কোমল, সোনার ভরী, চিত্রা, চৈতালি, কণা, এবং কলনা প্রভৃতি বোলধানি কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে থাছে ! বেয়া, গীডাঞ্জলি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ লেখা পর্যন্ত একত্রিশখানি কাব্য দিতীয় অধায়ে আলোচিত হইয়াছে। বলাকা, পলাতকা, পুরবা, মহয়া, বনবাণী, বীথিকা প্রভৃতি ইহরে অন্তর্গত। ভূমিকায় প্রস্থকার লিখিতেছেন, "অগণিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিভার পূর্ণ অর্থ-সঙ্কেত বা স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই এই পুরুকে তিন শতাধিক কৰিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের বৈভিন্ন ভাবনারার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।" এই বাাখা। ও নির্দেশের জন্ম বিভিন্ন আলোচনা, "ছিম্নপত্র", "পত্রাবলী", "জীবনমৃতি", এবং "পঞ্জুত" প্রভৃতির সাহাধা গ্রহণ করা ইইয়াছে। হতরাং গ্রন্থের বিরাট কলেবরেও কুলার নাই, শীতিকবিতাগুলির পরিচয় ও বিচার-বিলেখণেই প্রথম থও দুমাপ্ত

করিতে হইরাছে। বহু তথোর সমাবেশে এবং বিবিধ ওত্ত্বের অবতারণার গ্রন্থখানিকে পূর্বতা-দানের চেষ্টার ক্রাট্ট লেখক করেন নাই। জীবন-দেবতার আলোচনা জ্ঞানপ্রদ।

রবীশ্র-সাহিত্য বিস্তার্থ। বিস্তার্থিরে সমালোচন। আছে করা ব্যারী শীবনে সহজ্ঞসাধা নয়। গ্রন্থকার অধাপেক। তাঁহার শিক্ষক-মনে ব্রাইবার আগ্রহ অতান্ত অধিক। সাহিত্যামোদী পাঠকের অপেকা ছারণের প্রয়োজনের কথা লেখককে বিশেষভাবে উবুদ্ধ করিরাছে। অভ এব বাহা অনিবার্থ্য ভাগাই অর্থাং কিছু অতিব্যান্তি দোষ ঘটিয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাঝা-বিলেষণের অরণ্য পাঠকের হারাইরা বাইবার সম্ভাবনা আছে। লেখক নিজেও বে আত্মহারা হইরাছেন পূর্বাভাব পড়িলে তাহা বোঝা যায়। দীয় পূর্বাভাবে তিনি বলিভেছেন, "বান্তব লগং ও জীবনবিশুণ একটা অত্যান্তির ও আধাোন্ত্রিক ক্ষত্তুতির উপর কি করিয়া এই বিগাট রবীক্র-সাহিত্য ওও গড়িয়। উঠিস, তাহা ভাবিলে বিশ্লিত হইতেহয়।" আমরাও নিশ্লিক হউতেছি, এমন জীবন-বিমুণ কবির কাবোর আলোচনার অধ্যাপক-মন্থকারের এত অধ্যবদার নিভাগ করার কি প্রয়োজন ছল ? সপ্তকার রামান্ত্রপাঠের পর সীতার পরিচয়-জিজ্ঞাসাও এত বিশ্লয়কর নয়।

জীবনের পর্যাবেক্ষণ, জীবনের পর্যালোচনা, জীবনের অকাশ এবং জীবনের ব্যাখ্যা বাহাতে ট্রনাই তাহা কাবা নর। মাাপু আর্থত



প্রদন্ত কাব্যের সংজ্ঞা কাল বেমন ছিল আজও ডেমনি সভ্য এবং বুরোগ-বোরী হইরা ভবিরতেও তেমনি সভ্য থাকিবে। বাত্তবের উপর আর্দর্শের, সভ্যের উপর কল্পনার প্রতিষ্ঠা। আদর্শ হোক, বান্তব হোক, বে কাব্য জীবনের প্রতি বিমুখ ভাহা মারা মাজ, তাহা একেবারেই "একক ইজ-জালমর সাহিত্য"। লেধক আংশের মধ্যে হারাইরা গিরা সমগ্রকে দেখিতে পান নাই। তাই মূল কথাতেই ভূল হইরাছে। লেখক অন্তত্ত্ত নিজেই নিজের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কয়েক পৃঠার পর 'পূর্কাভাবে'ই তিনি बिगाराह्म, "कवि এकाञ्चलार बनार ७ कीवरनत ज्ञानतामां जीवरक কবি মোটেই বাদ দেন নাই।" "কোন দিকে না ভাকাইরা নিজের অস্তর-প্রেরণাতেই কবি ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন"—এই क्या विनन्नारे लिथक भागास्त्रत विलिख्टिन, "त्रवीत्रामाथ পतिपूर्वधात कवि, প্রকৃতি ও মানব-জীবনের অসীম রহজের কবি।" যদি "তাঁহার নরনারী উাহার মনোব্পতেরই স্টে" হয়, এবং "এই স্টেডে মানব-জীবনের পুঢ়তর ও মহন্তর রসবিলাস নাই"-এই কথা যদি সতা হয়, তাহা হইলে পর-পুঠাতেই "রবীজ্রনাথ পৃথিবীর সর্ববেঞ্চ লিরিক কবি" ছইলেন কি ক্রিয়া ? 'পূর্কাভাবে' বাঁহার মতে "এাস্থগত ভাব, কলনা ও অমুভূতিকে অবলম্বন করিয়া কবি রসসাধনার ইন্সঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছেন; আবেষ্টনীর কোন নিৰ্দিষ্ট ছাপ ভাঁহার সাহিত্যে পড়ে নাই,"-- সোনার ভরীর আলোচনার সেই লেখকই বলিতেছেন, "কবির কাব্য এখন জীবনের কাবো পরিণত হইল।" "মানুবের পরিচর খুব কাছে এসে আমার মনকে কাগিরে রেখেছিল। সেই মামুবের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ ও কর্শ্বের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে"—রবীক্র-নাৰের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লেখক নিজেই বলিয়াছেন, "বাওব বিষের সত্য ও ফুল্মর রূপ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল।…মানব জীবনের অসংখ্য বাস্তব বিকাশের মধ্য দিরাই সেই সৌন্দর্য আমাদের মনকে স্পূৰ্ণ করিতেছে।" মন ছিধাপ্রস্ত বলিয়াই লেখক বার বার এইরূপ পরশারবিরোধী উক্তি করিয়াছেন। 'ভাববিলাদ,' অতীক্রিয় অমুভূতি' প্রভৃতি কথার ফ্যাশনের জালে নিজেকে জড়াইরা না ফেলিলে লেখক দেখিতে পাইতেন, যে-কবি 'মরিতে চাহি না আমি ফুলর ভুবনে' ৰলিয়াছেন ভিনি ল্লগৎ-বিমুধ নহেন, এবং ভাঁহার বচনায় ক্ষণে ক্ষণে নৰ নৰ রূপে জীবনের সাক্ষাংকার লাভ করি বলিরাই সে কাব্য এমন অপূর্বা। তৎসত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে প্রস্থে অনেক জানিবার কথা আছে। এছকার বে উপকরণরাশি সংগ্রহ এবং সঞ্চর করিরাছেন তাহা পাঠককে উপকৃত করিবে ৷

क्रिलिलसङ्घ माश

বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬) — প্রিযোগেল-চক্র বাগল। বিষভারতী, ২নং বৃদ্ধিন চাটুল্যে স্কীট, কলিকাতা। পূঠা ৭০। বুলা আটি আনা।

এই ছোট বইণানি বিখভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিধবিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থরাজির অপ্রতম। ইহাতে বাংলার উনবিংশ শতাকীর প্রথমার্ছে প্রধানতঃ বেদরকারীভাবে পরিচালিত জনশিক্ষার মূল তথ্ঞিল সমসাময়িক

প্রমাণাদির সাহাব্যে বর্ণিত হইরাছে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্থা-কলাণ সম্বভীয় আলোচনায় এছকায় ইহার বার্বিক কার্যবিবরণসমূহের অষ্ত্রিত পাওলিপি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সোসাইটি সম্বন্ধে ম্বন্ন পরিসরে এরূপ বিশন্ন আলোচনা সম্বনতঃ এই প্রথম করা इरेब्राइ. এवर रेहा निकाविष्रापत्र पृष्टि चाकर्षण कत्रित्व। च्याखात्मत्र এডু:কশন রিপোর্ট এবং তাহার পরিণতি সম্বন্ধেও বহু জ্ঞাতব্য বিবর প ঠক পুস্তকধানিতে পাইবেন। তৎকালীন বাংলা গবৰ্ণমেণ্ট ও ভারত গ্ৰন্মেণ্ট চনশিক্ষার প্রশারে অবহিত ছিলেন না। তাঁহাদের এই সংখার ছিল বে, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে ভাঁহাদের মার্ক্য ভণাক্ষিত নিম্ন বর্ণের সাধারণ লোকেরাও শিক্ষালাভ করিবে ! আর এই সংস্থারবলে তাঁথারা নেশীর পাঠশালার উন্নতির প্রতি মনোযোগী না হইয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারে তৎপর হইয়া-ছিলেন। ফলে জনশিক্ষার বিশেষ অনানর ঘটে। পরে অবশ্য এই क्की प्रश्माध्यात थ्रा १६ हो। इत्र, किंद्र गहारू विस्मय करणामत इत्र নাই ৷ হিন্দু কলেজ পাঠশালা ও তত্ত্বোধিনী পাঠশালার মত আদর্শ পাঠশালার কাষ্ট্র ক্রমে সঙ্চিত হইয়া যায়। আলোচ্য পুতক্রানি:ড এ সকল বিষয়ও বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গপুত্রে আড়াম विनिद्राहि नन रव सनिकात नात्रिष ८३। शवर्रामण्डे । सार्यानवात्र ভাঁহার পুস্তকে অ্যাডামের একটি উক্তির অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন —

"কোন উপায়েই যদি অর্থের সংস্থান না হয় তবে প্রব্নেণ্টের রাজধ হইতেই ইহা (অর্থাৎ জনশিক্ষার ধরচ) জোগাইতে হইবে। কারণ ইহার উপরে লক্ষ লক্ষ নিমেন্থণ অজ্ঞ লোকের দাবি দ্বচেরে বেশী। ইহারাই তো মাধার ঘাম পারে ফেলিরা হাড়ভাঙ্গা ধাটুনি থাটিয়া ভাঁহাণের রাজধ উৎপাননের পছা করিয়া দেয়। দশ কোটি লোকের শিক্ষার নিমিত্ত বাংসারক রাজধ কুড়ি কোটি টাকা হইতে মান্ত এক লক্ষ টাকা ব্যর-বরাক্ষ আর কত কাল চলিবে ?"

এইরূপ অনেক পুরাতন তথা বোগেশবাবুর বইথানিতে আছে। ইং। পড়িয়া দেখিলে অনেকেই শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। বইথানির বহল প্রচার বাঞ্নীয়।

🗃 জিতেন্দ্রমোহন সেন

খণ্ডিত বাংলা—জ্ঞীননেস্কুমার মিত্র এম এস্,সি। ভট্টাচার্য্য ওপ্ত এও কোশানী গিমিটেড, ১-বি, রসা রোড, কলিকাতা—২৫। পৃষ্ঠা ২১১। মৃল্য ২০১।

ভারত বিভক্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ বাংলাদেশ খবিত হওয়ায় লেখক মনে বে বেদনা বোধ করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে এই পুত্তক রচনায় প্রণাদিত করিয়াছে। গত এক শত বংসরেয় অনেক কথা লেখক লিপিবছ করিয়াছেন। কিছ ইহা ইতিহাস নহে। লেখা আগাগোড়াই ভাবপ্রবণতাপূর্ব, ভাষা উদ্দীপনাময়ী। লেখায় প্রতি ছজে বাংলাদেশ, বাঙালী আতি, বাংলায় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি গ্রন্থকারেয় গভীয় প্রছা প্রকাশিত হইয়াছে। য়চনায় আছবিক্তার স্বরটি পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে।

শ্ৰীঅনাথবদ্ধ দত্ত



প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের কথা— ভট্টর এতমানাশ-চক্র দাশগুর। কলিকাতা বিববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৮। ছই থতে বিভক্ত, ১ম থতা বাংলা ১০৭ পৃষ্ঠা, ২র থতা ইংরেজা ১৫০ পৃষ্ঠা। মুল্য ৭৪০ টাকা।

বইখানি ধারাবাহিক ইতিহাস নর, বিভিন্ন সমরে রচিত ও সামন্নিকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমষ্টি; ফলে মাঝে মাঝে পুনস্কৃত্তি-দোব
ঘটিরাছে, ইতিহাসের পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নাই। এই গেল দোব। গুণের
দিক্ বিচার করিতে গেলে গ্রন্থকারের অধ্যবসার ও উপকরণ-সংগ্রহের
চেষ্টা প্রশংসনীর। বিশেব করিরা নাখধর্ম, গোপীচক্রা, বিবিধ মঙ্গলকার্যা,
বাংলা রামান্ন ও পূর্ববঙ্গীতিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।
সেকালের বাণিজ্য, অন্ত্রশন্ত্র ও অলঙ্কার লইয়াও লেখক বথেই গবেবণা
করিয়াছেন। ইংরেজী অংশে বৃন্দাবন পরিক্রমা, রাজা গণেশ এবং বাংলার
উপর কার্সী প্রভাব প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিবর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বইখানি
বাংলা-দাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগিবে।

একটি কথা। গ্রন্থকার বাংলা-সাহিত্যের উৎপত্তি সপ্তম শতাকীতে ধরিরাছেন, কিন্তু দে সমরের সাহিত্যের কোনও নিদর্শনের উল্লেখ করিছে পারেন নাই।

অরণা কুহেলী—একালীপদ ঘটক। পূর্বক প্রকাশনী। २•৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রাট, কলিকাডা। মূল্য ৪১ টাকা।

কালীপদৰাবু স্থলেধক। জালোচা উপক্তাসধানি ভাঁহার স্থলাম অক্ষুর রাধিরাছে। সাধিতালদের জীবনের কতকঞ্চলি ছোটবড় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উপক্তাসধানি রচিত। সাধিতাল-সন্দার রাবণ মাঝির মেরের বিবাহ। আলীয়-মজন বন্ধুবান্ধবে তাহার বাড়ী পূর্ণ, কিন্তু বিবাহ- নভার এক দানাজিক গোলবোরের কলে বিবাহ বন্ধ হইরা নেল। উপজাসথানির মধ্যে বে অভিনবন্ধ আছে কাহিনীর পুচনাতেই নে পরিচর পাওলা বার । ঘটনার বিচিত্র এবাহ পাঠকের চিত্তকে শেব পর্যান্ত টানিরা লইরা বার । বিভিন্ন পরিবেশে প্রেমের বিচিত্র রূপ লেখকের নিপুণ ভূলিকার চমৎকার ভাবে কৃটিরা উঠিয়াছে।

রাবণ মাঝি, কিষ্ট, টুরাই, চাদরার মাঝি, মোহন এবং টুংরা মাঝি ও ছুলালী প্রত্যেকটি চরিত্রই বকীর বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জন। বিশেষতঃ টুংরা মাঝির অপূর্বে আজোৎসর্গ পাঠককে একেবারে অভিভূত করিরা কেলে।

স'ভিতালদের জীবন সন্থক্ষে কালীপদবাবুর প্রত্যক্ষ অভিক্ষতা আছে।
সেই বান্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে রসকল্পনার সমন্বরে বে চমৎকার উপ্ভাসধানি
তিনি রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠকের রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিবে।
প্রক্থানিতে অরণ্যের রহক্তময় পটভূমিকার অরণাচারী স'ভিতালদের
জীবনের বিচিত্র রূপ বিভিন্ন পরিবেশে অপূর্ক্ত বৈশিষ্ট্যে কুটিয়া উঠিয়াছে।
লেখকের ভাষার মধ্যে এমনি একটা অপরূপ মিগ্ধতা আছে বে তাহা অরণ্য
ক্রেলীর মতই পাঠকের মনে মোহজাল বিস্থার করে।

#### ঞ্জীবিভৃতিভূষণ গুপ্ত

জন-শিক্ষার সহচর---- গ্রীবলাসচন্ত্র মুখোপাধ্যার, সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ জন-শিক্ষা পরিবদ। শিক্ষক পারিশিং হাউস, ৬১নং বালিগঞ্জ রোস। ১৪ পুঠা। মুল্য ১৪০ টাকা।

গ্রন্থকার প্রীষ্ট-সেবক, কিন্তু দেশের জীবন হইতে বিচ্ছির হইবার কলনা তাঁর অসাধ্য বলিরাই তিনি লাজ প্রার ১২ বংসর বাবং জন-শিক্ষার আন্ধনিরোগ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহুর লক্ষ টাকা দানের কল্যাণে, বাংলার নারী-সমাজের মধ্যে গবর্ণমেন্টের ও সমাজের সাহায়ে অনুসাণ চেষ্টা নারী-শিকা সমিতির কর্ত্তপক্ষাণ্ড করিতেছেন।



বর্তনান পুত্তকথানি জননিকার আদর্শ ও উপার সম্বন্ধে নির্ভরবোগ্য এছ—এছকারের বার বংসরের নানা অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত।

বয়স্বদের শিক্ষা জাজ রাষ্ট্রের অক্সতম প্রধান কর্ত্তবা বলিয়া বীকৃত ইইরাছে। এক পশ্চিম বাংলায়ই জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ— ১০.০০,০০০ জন অক্ষরজ্ঞানবর্জিত; বর্ত্তমান কগতের হালচাল সম্বন্ধে জনভিজ্ঞ । এই অবস্থার পরিবর্ত্তনসাধন করিতে হইলে লেথকের অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন কাছে। তাহাই এই পুদ্ধকে বর্ণিত হইরাছে। নানা ছবি ও নক্সা দিয়া তিনি তাহা পাঠকসমাজেব হনমুগ্রাহী করিতে চেটা করিয়াছেন। পুশ্বকথানি প্রত্যেক জনশিক্ষাব্রতীর "সহচর" হইবার যোগা।

জন-শিক্ষার কথা — শীনিধিলচক্র রায় ও শীললিতমোহন মুখোপাখায়; বেলল মান এড্কেশন দোনাইটি, ১৯ ১এক কর্ণওয়ালিস দ্বীট, কলিকাতা—৪। ১৩২ পৃষ্টা। মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

এই পুশুক্রখানিতে বরুস্থ-শিক্ষার আদর্শ ও বিভিন্ন দেশে যে যে উপারে তাহা সাফলালান্ড করিয়াছে তাহার বর্ণনা আছে। ইংতে এই শিক্ষার ওব বেমন বিবৃত ইইরাছে, সেইরূপ আমাদের দেশের উপায়েন নানা উপারের বিচারও আছে। সরকারী পরিক্লনাদির কথা যেমন আছে তেমনই অ্যাদের প্রামা ভীবনের হ্বিধা-অহ্বিধার কথা বিচার করিয়া উপাযুক্ত বাবহার কথাও আছে। প্রায় ৪০ পৃষ্ঠার পরিশিষ্টে গ্রন্থকারহর তাহার একটা ছক্ কাটিয়া দিরাছেন।

আৰু দেশের অজ্ঞানতা ও নানা বন্ধমূল সংখার দুর ও পনিবর্ত্তন করিবার বে কর্ত্তবা আমাদের সামনে আসিরা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োচনে এই পৃত্তকেথানি লিখিত হইয়ছে। সরকারী বে-সরকারী নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত সংলিপ্ত বাজিগণ এই পৃত্তকে হইতে জনশিক্ষা বিভারে প্রেরণালাভ করিবেন।

গ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

বিশ্বমান ের কক্ষীকাভি—ক্রেল্ডনাথ ঠাকুর। লোকশিকা এখনালা, বিষভারতী এখালর। ২, থকিম চাটুজো ব্রীট, কলিকাতা। ছিতীর মুদ্রণ। ১৯৬ পুঠা, মুলা ২.০।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমান জগতে যুগান্তর আনরন করিয়াছে; এক দিক দিয়া বিশ্বভাস ভূর্মভন্ন জার্মানীকে পরাক্তিত করিয়া এবং অক্ত দিকে পঞ্চবাৰ্ষিক সংগঠনমূলক কাৰ্য্যক্ৰম শ্বারা এক হুদুঢ় বিরাট নব-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া জগতের বিশার্থরূপ হইবা দাঁড়াইরাছে। রবীক্রনাণ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি মনীধিগণ মৃক্তকণ্ঠে ইহার কৃতিত্ব ও অসাধানাধনের প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেথক ঠাকুরদার আসনে বসিয়া বর্ত্তমান যুগের নাতি-নাতনীদিগকে কথকতার ছলে সামাবাদী রাশিয়ার এই নব অভাদয় এবং সকল ও সাধনার কাহিনী শুনাইয়াছেন। সভাযুগে ব্রাহ্মণারাজ, ত্রেভা ও ঘাপরযুগে ক্ষত্রাজ ও বৈশ্ত-রাজের কাহিনী পুরাণ ও ইতিহাসে অনেক শুনা গিয়াছে কিব্ব, শুদ্রবাজ বা শ্রমিকরাজের কাহিনী এত দিন অশ্রুত ছিল। ধাহারা সমাজ ও দেশের তিন চতুর্থাংশ জুড়িয়া আছে সেই কৃষক ও মজুরের অথবা বিশ্বমানবের মুপ-ছুঃপ, আশা-আকাজ্ফা, বপ্সদাধের লক্ষ্মীর মূর্ত্তিমতীরূপে ধরা দেওরার কাহিনী এতদিন রূপক্ণার মতই অলীক কল্পনা ছিল: মরুভূমি, তুবার ও অরণোর দেশ রাশিরায় সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া রবীন্সনাথের স্থায় বর্ত্তমান গ্রন্থকার এবং অনেক মনীধী ইহার বিচিত্ত বহুমুখী সাধনা ও বিরাট পরিকল্পনার হাতেকলমে পরীক্ষা ও ক্রমাভিব্যক্তির উচ্ছাণ ভবিষ্যতের চিত্র কঞ্চনা করিয়া বিশ্মিত হইয়াছেন। বিজ্ঞানের সাহাধ্যে প্রকৃতি দেবীর পঞ্চতের শক্তি কাজে লাগাইয়া কিরুপে দেশের চেহারা ফিবাইয়া দেওয়া বায়, কৃষক-মজুরের সমবায়পদ্ধ ি ও সর্ববিধাধনা রাষ্ট্রী কংগ ধারা জগনোহিনী বিখারাধা লক্ষ্রীৰ আসন রাষ্ট্রে কিরূপে স্থারাভাবে ওদ্চ

## এই স্থলত স্থাপ হারাবেন না ! বিনামূল্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

বিনা থরচায় যে কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ!

বদি আপনি বেকার অবস্থায় ভীষণ কটে পড়ে থাকেন, যদি কর্মপ্রার্থী হ'বে বাব বাব ব্যর্থমনোরথ হ'রে থাকেন, যদি আপনার আহের সব পদ্মা রুদ্ধ হ'বে থাকে, যদি আপনার পরিকল্পনা কিছুতেই বাস্তরে পরিণ্ড না হয়, যদি কাহারও রূপা প্রার্থনা করে বঞ্চিত হ'য়ে থাকেন, যদি পুত্রলাভের আকাজ্জা থাকে, যদি মামলায় জড়িত হ'য়ে থাকেন এবং সম্পূর্ণ নির্দোষরূপে মুক্ত হ'তে চান, যদি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন, যদি কোন ত্রারোগ্য ব্যাধিগ্রন্ত হয়ে থাকেন, যদি আপনার কোন প্রিয়ন্ত্রন নির্দান্ত হ'য়ে থাকেন, যদি বা অণকালে আপাদমন্তক আবদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তবে অবিলয়ে পূর্ণ নাম ও ঠিকানা সহ কোন একটি "ফুলের" নাম লিখে পাঠাবেন। কোনরূপ পারিশ্রমিক নেওয়া হবে না, ভাকবায়াদির জন্য।৮০ ছয় আনার ভাকটিকিট মাত্র পাঠাতে হবে। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, ভগবদম্গ্রহে আপনার সব মনোবাঞ্চা পরিপূর্ণ হবে। উত্তরের সঙ্গে আপনার বার মাসের ভাগ্যক্ষণ জিখে পাঠানো হবে, ভাহাতে আগামী এক বৎসর কাল আপনি সাবধানে চলবার সাহায্য পাবেন।

## <u>জী</u>সহাশক্তি আশ্রস

পোঃ বক্স নং ১৯৯, দিল্লী।

## SRI MAHASHAKTI ASHRAM

P. O. Box No. 199, DELHI.

## বিজয়লক্ষী পণ্ডিতের

গত আগষ্ট আন্দোলনের সময় কারাজীবনের রোজ-নামচা এই 'রুদ্ধকারার দিনগুলি'। পোশাকী আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ম্বর রচনা — প্রতিদিনের মনের কণা শুধুনিজের জস্য লেখা। ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদান্ত ছন্দে বাঁখা যায়. সাংসারিক জীবনযাত্রার ধারা কি করে জাতীয় অভিযানের উত্তাল তরঙ্গে মিশে থাকে— তারই অপরূপ আলেখা। পণ্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন আলোকচিত্রে সঙ্জিত। দাম ৩、

ক্রমণ হাতিসিংএর অভিনব রচনা

'ছায়া মিছিল' জেলঞ্জীবনের অভিনব চিত্রশালা। 'অপরাধী' বলে যাদের মার্কা মেরে আজীবন জেলবাসের অভিশাপ দেওরা হয় তাদের ঘূণিত অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অস্থায়ের ইতিহাস পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তাকে ছত্ৰেছত্ৰে ব্যক্ত করেছেন কৃষণ হাতিসিং। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে, প্রথম আনন্দোচ্ছাদের অস্তে, জেলনীতির তুরপনের কলঙ্কের প্রতি এই বই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দাম ৩।•

"এই বই জাগ্ৰত



জওহরলাল নে হ রু

ভারতবর্বের আস্থাকে দীর্ঘকাল ধরে একাগ্রচিত্তে সন্ধান করেছেন জওহরলাল। 'ভারত সন্ধানে' সেই ভীর্থযাত্রার আগস্ত ইতিহাস। ধুসর অভীত থেকে রক্তিম বর্তমান পর্যন্ত সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস পূর্ণ-পটে প্রসারিত। গুধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা নন জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের নির্মাতা। তাই ভারত-ব্রের আঝার সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তার নিজের আশ্বার সন্ধান—একটি বিচিত্র ব্যক্তিকের উদ্বাটন। আক্ষমকানের এমন গভীর নিদর্শন তার অস্ত কোনো বইএ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অতীত বা বতমানের ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিক্সমান ভারতবর্ধ যে মহন্তর, বিপুল্তর, তারই মর্মক্ষা এই বইএর এতি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হয়ে আছে। माम ৮४०

# রুঞ্চা হাতিসিংএর

জওহরলাল ও বিজয়লন্দীর ভগ্নী কুকা হাতিসিং-এর আত্মজীবনী। বইখানা পড়ে পণ্ডিতজী বলেছেন: "বইটি সম্বন্ধে সম্ভষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে. গর্ববোধ করাও অস্থায় নয়। আমার ধুব ভালো লেগেছে। ভারি স্থপাঠা, মনকে একেবারে নিবিষ্ট করে রাখে। ... কোথাও কোথাও ডোমার লেখা এত জীবস্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার সামনে এসে দাঁডিয়েছে. মনের মধ্যে ছবির পর ছবি ভেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে-পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে পেন্নে ৰসেছে।" দশটি নেহরু ও হাতিসিং পরিবারের আলোকচিত্র। দাম ৪১

বীণা দাসের সংগ্রামকাহিনী 9247 - AVA

১৯৩২ সীলের ৬ই ফেব্রুয়ারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসভায় বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের উপর ৰীণা দাসের গুলিচালনার কাহিনী স্থবিদিত। কিন্ত সেই ব্যাপারেই এই পরিচয় জ্বলে উঠে নিভে যায়নি. দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার শিপা আজও व्यनिर्दाण । वीणा मारमत ककमक रममाध्यस कथरना কোনো খাদ মেশেনি — নির্ভীক সভ্যভাষণে ভাই তার এই সংগ্রামকাহিনী উদ্দল। এই কাহিনী শুধু একটি মনের গোপন ইতিহাস নয়, সেদিনের সমস্ত निअसि एक्ट्रम् रेट् ঘরছাড়া ভরুণের হৃদয়ের আলেখ্য। ভাদেরই আদর্শের আলোকে, আশাভঙ্গের

ছায়াপাতে, এই বই বিচিত্ৰ হয়ে উঠেছে। সচিত্র। দাম அ

১•/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২•

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা বার, বিভিন্ন শান্ত ও বিজ্ঞানের মুরাই তথ্যসূত্র বাণ্যাপুর্বক গঞ্জলে তাহা কিশোরদিগকে পরিকাররপে ব্রাইনা দিয়া এছকার 'বিষমানবের লন্দ্রীলাভের প্রসলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সেই লন্দ্রীলাভের সাধনার কথা তাহাদিগকে গুনাইরাছেন। ইহার নিরীখরবাদিহা, একনারকত্বাদ, পরমত অসহিক্তা ও রাষ্ট্রের সর্ব্যয়হবাদ বিবের পঞ্জিতগপের বিক্লম মত ও আলোচনার বস্তু হইলেও ইহার লোক-রাজ্ম পণজাগরণ ও সামাবাদের বিশ্রহকর সাফল্য ও কৃতিত্ব লেখক প্রীভিন্ন চক্ষে দেখিরাছেন। এই নরনারায়গের লন্দ্রীলাভের বজ্ঞের বর্ণা পড়িতে পাঠকদের ভালই লাগিবে ও এই প্রশ্ব রাশিরার সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার কৌতুহল জাগাইবে।

**बी** विकास मुक्क भी म

বর্ষপঞ্জি (১৩৫৬)— সম্পাদক শ্রীসম্ভোবরঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রীগোপাল ভৌষিক। এদ স্বার সেনগুপ্ত এগু কোং। ২০-এ, চিন্তরঞ্জন এক্টেনিউ, কলিকাতা—১৩। মুলা ৪, টাকা।

বাংলাভাষায় এ প্রান্ত ইয়ার-বুক জাতীয় যে কর্থানি পুশুক প্রকাশিত হইয়াছে সমধ্যে সমালোচা বর্ষপঞ্জীথানি বে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। আছে একথা নিংসন্দেহে বলা ঘাইতে পারে। মুম্রণ-পারিপাটো, সম্পাদন বৈশিষ্টো এবং তথাপরিবেশননৈপুণো ইহাকে উৎকৃষ্ট ইংথেজী ইরার-বুকের সমপ্যারভুক্ত করা বাইতে পারে। এমখানি আকান্তেও বিরাট —এত অধিক পুঠাসংখ্যা আর কোনও বাংলা ইয়ার-বুকে নাই। সম্পাদকশ্বর বিবিধবিষয়ক তথা সমাহরণ করিতে পিরা স্থে অশেৰ এম থীকার করিয়াছেন তাহা পুশুকখানির পাভা উণ্টাইলেই বুৰিতে পারা যায়। তা ছাড়া ভারত ও পাকিস্থানের অর্থনীতি, বীমা, দিমেমা, খেলাধুলা, দামোদর উপত্যকা পরিকলনা প্রভৃতি অবশুক্তাতবা নানা বিবন্ধে বিশেষজ্ঞদের লিখিত প্রবন্ধ এক দিকে বেমন এই বর্ষপঞ্জীর বৈচিত্রা সম্পাদন করিয়াছে অক্স দিকে তেমনি সাধারণ পাঠকের নিকট ইহাকে অধিকতর চিন্তাকর্ষক ও মূলাবান করিয়া তুলিয়াছে। পাকিস্থানের অপ্রগতি সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ-সম্বলিত অধ্যারটি এ বংসরের বর্বপঞ্জীতে নুতন সংযোজনা। ইহা পাঠ করিলে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ফুম্পন্ত ধারণা জন্মে। এমনি নানা দিক দিয়াই বর্তমান বর্ষপঞ্জীথানির স্বাতস্তা আছে। কিন্তু ইহার সর্ব্যপ্রধান বৈশিষ্টা — ইহার ব্যক্তিপরিচর (V ho's Who) নামক অধারটি। ইহা নিম্নলিখিত চারিটি ভাগে বিভক্ত। (১) বর্ত্তমানে ( বর্ত্তমানের লেখাই সঙ্গত ) বিশিষ্ট ৰাঙালী (২) বর্ত্তমানে বিশিষ্ট ভারতীয় (৩) পাকিস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তি (৪) আ।ভর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি। নানা বিষয়ক খুঁটিনাটি তথা থাকায় ৰইখানি সাংবাদিকদের পক্ষে অপরিগধ্য হইয়াছে—ইহা হাতের কাছে পাকিলে ভথ্যের জন্ম গ্রাহাদিগকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে না।

আকশিজ্ঞরৈ গল্প--- প্রাথীরেন দাশ। ওরিরেন্ট বুক কোম্পানি, ৯, শুগারাচরণ দে ব্লীট, কলিকাণ্ডা। মূল্য ১০০ টাকা।

আধুনিক সভ্যতার অপ্রগতির মঞ্চতম প্রধান বাহন বিমান।
আকাশবানে আরোহণ করিয়া আধুনিক সভ্যতা জরবাত্রায় বাহির
ইয়াছে। এই বিমানের দৌলতে আরু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে
ঘনিষ্ঠ বোগাবোগ ছাপিত হইয়াছে—দূর আরু নিকট ইইয়াছে।
বিমান এক দিকে বেমন মামুবের নিলনের পথকে ফুগম করিয়া দিতেছে
অন্ত দিকে তেমনি ধ্বংসলীলার সহারক হইয়া মামুবের ক্ষতিও কম
করিতেছে না। আজিকার বৃদ্ধও প্রধানতঃ আকাশবৃদ্ধ। কিন্দ্র
বিমান সবল্পে সাধারণ পাঠকের মোটামুট ধারণা হইতে পারে
বা লাভাবার এমন বই নাই বলিলেই চলে। শিশুসাহিত্যে হপরিচিত
শ্রীবীরেন দাশ ছাত্র ও তরুপসম্প্রদারের মধ্যে বিমান চালনা বিমানের গঠনকৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতুকল জাগাহ্বার জন্ম এই বইধানি লিথিয়াছেন। লেখার গুণে এই টেক্নিক্যাল বিষয়ক বইবানিও বিশেষ

চিন্তাকর্বক হইরাছে। 'কেবন' করে মাসুব উদ্ধৃতে শিপল', 'এরোমেন কেন উড়ে', 'উদ্ধৃত শেখো' প্রভৃতি অনেকগুলি অধ্যারে বইবানি বিভক্ত। 'মেরুদেশে বৈমানিক অভিবান' নামক অধ্যারট কিশোর-পাঠকদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে।

বৈমানিক বীরেন রারের একটি ফুলর ভূমিকা এই পুত্তকে সন্নিবিষ্ট হইগাছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভজ

স্থার গুরুদাস জন্ম-শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ— জীমনাধনাধ বহু কর্ম্ব সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পু.৮+ ৩০৪। মূল্য দশ টাকা

স্তর গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যার ১৮৪৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-শত-বার্থিকা উৎসবকে সার্থীয় করিবার উদ্দেশ্যে এই পুত্তকথানি প্রকাশত হইরাছে। ইহার ইংরেজী বাংশ বাদে প্রার সন্তর পৃষ্ঠাব্যাপী বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং রচনার গুরুদাসের জীবন ও কর্ম সন্থক্ষে আলোচনা আছে। কৃষ্ণক্ষল ভট্টাচার্থ্য, হরপ্রসাদ শাল্লী, রবীক্রনাথ ঠাকুর এবং হীরেক্রনাথ দন্ত প্রমূপ্ত বঙ্গনাইনা বহু সমূজ্যিক নির্মাহেন। রবীক্রনাথ তাঁহার "বদেশী সমাজে" গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যারকে সমাজপতি আখ্যা দিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইহাতে যে আদর্শে বরুংপূর্ণ বঙ্গীর সমাজের প্রতিষ্ঠা করেনা করেন তাঁহার 'সমাজপতি' করিতে চাহিরাছিলেন গুরুদাসের মত মানবংশ্রহ্তক। গুরুদাসের জীবন ও কর্ম এমনই একটি আদর্শ সমাজের উপবােগ্যী ছিল। এই সকল রচনা এবং অক্তান্থা বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রবন্ধে পুত্তকথানি সমৃদ্ধ। গৌরীমোহন মিত্র গিথিত গুরুদাস-জাবনের কাহিনীগুলি বাত্তবিক্ট মনোরম।

শিক্ষা-প্রকল্প-জ্রাবোগেশচন্দ্র রার। বিষভারতী গ্রন্থালর, ২, বহিম চাট্জেইট, কলিকাতা। পূণ্য। মূলা আটি নানা।

আলোচা প্তক্ষানি বিশ্ববিভাসংগ্রহের সাহাট্টি সংখ্যক গ্রন্থ। প্রায় বিশাবংদর পূর্বেব বঙ্গে জাতীর বনিরাদের উপর বাঙালীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-কর্মে লেখক যে সকল চিন্তা লিপিবছ করিরাছিলেন, এই বইখানিতে তাহা পুনরার পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা হইরাছে। দেশের বর্ত্তমান ইংরেজ-মুক্ত আবহাওয়ার বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ এবং গবর্ণমেন্টের কর্ণধারগরণ শিক্ষার সংস্থার-সাধনকলে নানারূপ পরিক্তনা রচনা এবং তাহার কর্ধাঞ্চ প্রয়োগে তৎপর হইরাছেন। মনবী বোগেশচন্দ্রের শিক্ষা বিষয়ক স্থান্তিস্তিত প্রতাবিলীর ভিত্তিক্ত এ সকল রচিত ও প্রাযুক্ত হইলে সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

আগ্য, মধ্য, অস্তা এবং অধিশিক্ষার ক্রম দেশের জল মাটি মাসুবের সঙ্গে বোগ রাখিরা কিরপে স্থনিয়ন্ত্রিত ও কালোপথানী করা যার ইহার নির্দেশ বইধানিতে মিলিবে। বিবর্গবস্তুর বর্ণনা ও রচনাভঙ্গী পাঠককে শেব পর্যন্ত টানিরা লইয়া বার। এই সমরে এরূপ পুস্তুক প্রকাশে আমানের বিশেষ উপকার সাধিত হইরাছে, বলিতে হইবে।

**এ**যোগেশচন্দ্র বাগল

সামবেদী সন্ধা বন্দনা— এরমাপ্রনাদ মুৰোপাধ্যার। কলিকাতা ১৪নং কাঁকুরগাছি সেকেও লেন হইতে এপাধারীয়েইন মুখোপাধ্যার কর্ত্তক প্রকাশিত। মুলা এক টাকা।

প্রন্থকার প্রথমেই সরল পঞ্জে সামবেদীর সন্ধানতের অনুবাদ সরিবেশিত করিরা ক্রমে সন্ধানিথি, তর্পণবিধি এবং বঙ্গীর রাটী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের জ্ঞাতব্য কৌলিজবার্ডা, ব্রাহ্মণতম্ব মরণাশৌচ, শ্বদাহবিধি, বঙ্গীর ব্রাহ্মণতম্ব ইত্যাদি নানা বিবর বিবৃত্ত করিরাছেন। পুত্তকথানি ধর্মাসুরাগী সামবেদী ব্রাহ্মণগরের বিশেব উপবোদী হইরাছে।

ঐতিমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

## ५म-शिक्लक रूथा

বাড়িপ্রাম সেবায়তনের বার্ষিক উৎসব
গত ১ই পৌষ সেবায়তন যোগমন্দির প্রাঙ্গণে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিছে আশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক
উৎসব অফুটিত হয়। এতক্বপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে আশ্রমে
বিপুল জনসমাগম হয়। আশ্রমাচার্য্য কর্তৃক মান্সলিক
অফুটানাদির পর সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতায়
সেবায়তনের জনশিক্ষা-ব্যবস্থা, চিকিৎসাকেন্দ্র, ক্ববি-শিল্প,
গোপালন ইত্যাদি আশ্রমের সংগঠনস্থলক কার্য্যাবলীর উল্লেখ
করিয়া বলেন য়ে, বর্তমান অশান্তিময় জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার
জ্য ভারতের সেবামূলক আদর্শ এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের দারাই
রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।

দিতীয় দিন প্রাতে বিভিন্ন স্থানের সাধকদের এক সম্মেলনে



কাড়গ্রাম সেবায়তনের বার্ষিক সন্মেলন। ডঃ শ্রীযুক্ত রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পিএইচ-ডি সভাপতিত্ব করেন।



সেবারতন প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎস্ব উপলক্ষে সেবারতন বিভালরের বালকদিগের জ্বীভা-প্রতিযোগিতা। বাভ্ঞাম কংগ্রেস নেতা জ্বীগোপীনাথ পতি মহাশর পারিতোধিক বিভরণ ক্রিতেছেন। আব্যান্থিক তত্বালোচনা হয়। অপরাক্তে শ্রীর্ক্ত গোপীনাথ পতি মহাশয়ের নেড্ডেফ জীড়া-প্রতিযোগিতা এবং সন্ধার পর



সেবায়তন আরোগ্য-ভবন (চিকিৎসালয়)



বাড়গ্রাম সেবায়তন বিভালয়ের "শ্রীয়ক্তেশ্বর" ছাত্রাবাস



সেবারতন বিভালর গৃহের একাংশ বিভার্থীপণ কর্তৃক নাট্যাভিনর ও সঙ্গীতাদির অম্ঠান হইলে পর উংসবের পরিসমান্তি হর।

### ভারত সেবাশ্রম সঞ্জের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪৯) ভারত সেবাশ্রম সব্বের প্রধান কার্যালয়ে সঞ্জ-সভাপতি শ্রীমং স্বামী সচিদানন্দ্রী মহারান্তের সভাপতিত্বে সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ্রী সভ্যের জন-সেবা, শিক্ষাবিভার, সমাজসংস্কার, তীর্থসংকার, ভারতে ও ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও সংগঠন ইত্যাদি নানাবিষয়ক কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান कतिया वरमन.--वालाठा वर्ष সভ्यत ७० প্রচারক দল ভারতের ৮টি প্রদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যায়িক-তার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। সঙ্গ কর্তৃক প্রেরিত একটি সংশ্বতি-মিশন পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারতীয় ফুট্টর প্রচার করিয়া নাইরোবী ও মোম্বাসায় হুইটি স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র প্রতিঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গয়া, কাশী, প্রাণ, পুরী এবং রন্দাবনে সম্বের পরিচালিত যাত্রী-নিবাসগুলিতে ২৫,৪০১ জন তীর্ণ-যাত্রীকে আগ্রন্ন এবং ১০.২০৫ জনকে আহার্য্য দান করা হই-শ্বাছে ও সজ্বের ১০ট দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্রে ২৪,৯৮৮ জন রোপীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্বাতীত সঙ্গ উদ্বান্তদের আহার্য্য-দান, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি যে সকল স্বনহিত-কর এবং গঠনখূলক কার্য্যের অন্নষ্ঠান করিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় সেগুলির কথাও উল্লেখ করেন। সম্মেলনে বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার, শরণাগত সেবা, আদিবাসী উন্নয়ন, ছাত্রদের নৈতিক মান উপ্লয়ন, আগন্ন কুন্তমেলায় সেবাকার্য্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

## ছোট ক্রিমিনোনের জব্যর্থ ঔষধ "ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"

শৈশবে সামাদের দেশে শভকরা ৩০ জন শিশু নানা জাতীয় জিমি রোগে, বিশেষতঃ কৃত্ত জিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-স্বান্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোমা" জনসাধারণের এই বহদিনের স্বস্থ্যিধা দূর করিয়াছে।

मृत्र — 8 चाः निनि छाः माः नर्— २५० चाना।

ওরিরেঞ্চাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ ৮াং, বিষয় বোস বোড, কনিবাডা—২৫

#### হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ৯ই কার্ছিক হরিদাস গঙ্গোপাধ্যার ষাট বংসর বরসে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম হয় ১২৯৬ সালে। তাঁহার শিতা সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতার বিশিষ্ট



হরিদাস গঙ্গোপাধ্যার

ব্যবসায়ী ছিলেন। হরিদাসের বাসগ্রাম দেওভাক্লি। এখানে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। বাংলাদেশে 'বৈল্পবাটী ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশনে'র খ্যাতি আছে। হরিদাস গলোপাধ্যায় ইহার অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা। এসোসিয়েশনের গ্রহাগারে বছ ছম্মাপ্য গ্রহ সংগৃহীত হইয়াছে। 'হরিদাস ছিলেন 'বন্দনা' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। তিনি বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই একান্ধ চেপ্তায় রাখালদাস বন্দ্যেশারের 'বাংলার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। তথনকার দিনে বাংলা ভাষায় ইতিহাস-চর্চায় একমাত্র পত্রিকা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রবাভিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নানা কারণে বন্ধ হইয়া য়ায়। হরিদাসের উৎসাহ এবং উল্পামে নিখিলনাথ য়ায়ের সম্পাদনায় ইহা নৃতন ভাবে প্রকাশিত হয়। হরিদাস ছিলেন মুপের । তাঁহার মত সাহিত্য-ম্হদের অন্ধর্জনে নাহিত্যের এবং সাহিত্য-সমাক্ষের যথেপ্ত ক্রত্রেল ।

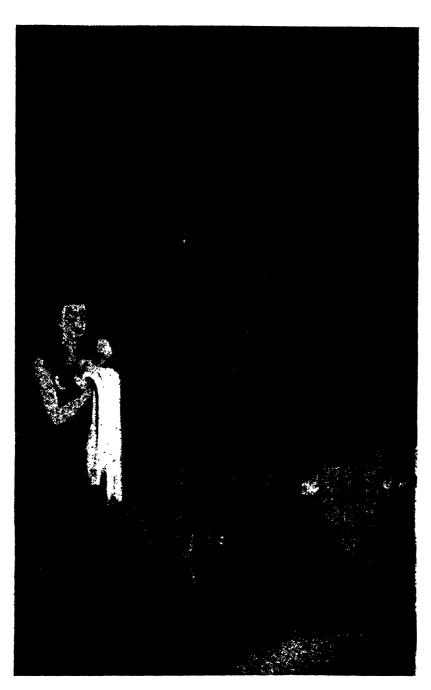

"শ্ৰেষ্ঠ ভিক্ষা" শ্ৰীশীহাররঞ্জন গুঞ্চ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

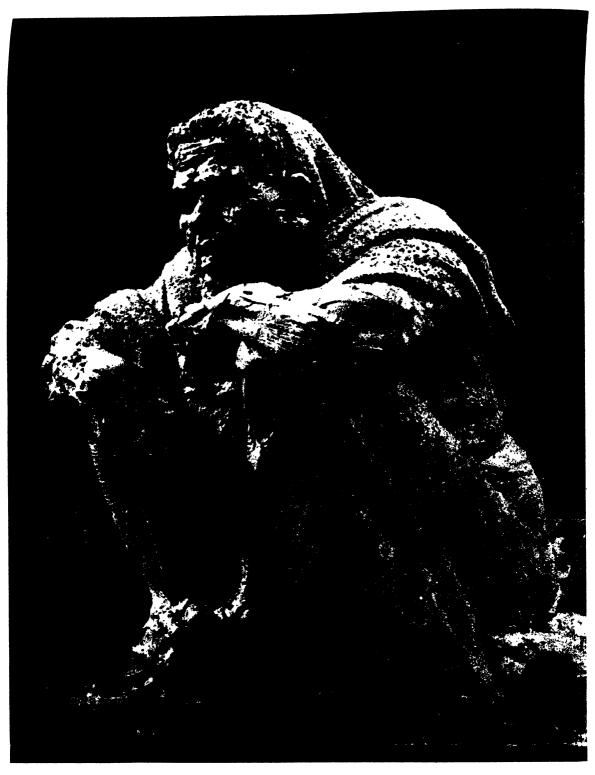

ভান্ধর-শ্রীদেবীপ্রসাদ রারচৌধুরী



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ নারমান্ধা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ্ভাস

## কাল্ডন, ১৩৫৬

্ৰম সংখ্যা

### বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলায় ভায় ও শৃখলা

কোনও রাষ্ট্রকে সুস্থ সবল ও কার্যাক্ষম অবস্থার রাখিতে হইলে তাহার প্রথম ও মুখ্যতম প্ররোজনীয় ব্যবস্থা ভার ও শৃথলার, বাহাকে ইংরাজীতে বলে Law and Order। ইহার অভাবে রাষ্ট্রের অন্ত সকল ব্যবস্থা অকেকো হইতে বাধ্য, এবং সেই কারণে রাষ্ট্রের অব্যাতি অনিবার্য্য হইরা পড়ে। এ বিষয়ে অনিক বলা নিপ্ররোজন, কেননা ইহা সর্বজনবিদিত রাষ্ট্র-নীতির স্বতঃসির ও প্রহণযোগ্য নিরম। পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি কিছুদিন যাবং এই ভার ও শৃথলার ব্যবস্থার যে আংশিক শৈখিল্য দেখা দিয়াছে তাহার বিচার ও প্রতিকারের চেষ্টা এখন অতি সত্তর হওয়া প্রয়োজন, কেননা উহা এখন একাছাই অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি এইয়প অবস্থা আরও কিছুদিন চলে তবে দেশে স্থায়ী অরাজকতার আশকা দেখা দিতে বাধ্য।

দেশে বিক্ষোভ বা ব্যাপক বিশৃথলা আসিলে তাহার দমন ও শৃথলার পুন: হাপনের ভার বাহাদের উপর অর্পিত আছে তাঁহারা যদি সাময়িকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা মাত্র করিয়া কান্ত হন তবে ঐ অবস্থার প্নরাবির্ভাব অবক্সমাবী, কেননা রাষ্ট্রধ্বংসে বা দেশে অরাজকতা আনরনে বাহাদের বার্ণসিধি হইবে ভাহারা একবার হটিয়া গিরা পুনর্বার আরও ব্যাপক विम्थना रहे कतात जात्वाक्य करव अवर छवियारण वाद्यारण তাহারা ভ্যার-শৃথদা রক্ষাকারীদিগের চেষ্টা আরও সম্তৃতাবে বার্থ করিতে পারে ভাহার ব্যবস্থা করে। শাসনতত্ত্বের অবিকারীবর্গ যদি দেই অবসরে তাঁহাদের ব্যবস্থাও দৃঢ়তর এবং আরও ফ্রত কার্য্যকরী করার চেষ্টা না করেন তবে পরের বারের বিশুঝলা অধিক ব্যাপক ও প্রচণ্ড হর এবং রাই-'নাশকারীপণ আংশিক সাকল্য লাভ করার বিগুণ উংসাহে দেশব্যাপী অরাজকভার চেষ্টার লাগিয়া, খন খন বিক্ষোভ স্ষ্ট করিরা শাসন্ভরকে ব্যতিব্যস্ত করিরা তোলে। এইরপ विक्षाक-विभूधना सम्रत्न यक्ति भागमञ्ज बाह्रे-भक्कविराव मणूर्य হটতে থাকে তবে অরাজ্কতা উত্তরোত্তর হনি পাইরা দেশব্যাপী মাংস্ক্রায়ের স্ষ্ট করে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রের বাহিরে জনাচার ও জতাচার হয়, ফলে জনমত বিক্ষ হওয়ায় এই অবস্থার স্ট্রী হইয়াছে—এইয়প প্রকাশ। আমরা জানি একধা সত্য এবং আমরা ইহাও বীকার করি যে পূর্বে পাকিস্থানে হিন্দুর উপর যে জত্যাচার হইয়াছে তাহার জকাট্য প্রমাণ রূপে হাজার হাজার হঃয় ও উংপীড়িত শরণার্থী এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা একধাও বলিব য়ে, পাকিস্থানের প্রত্যেক ঘটনার প্রতিছায়া ব্যাপক ভাবে এদেশে পড়িবে ইহা আমরা মানিতে বাধ্য নহি।

পাকি হান আমাদের প্রতিবেশী রাই। সেবানে যদি প্লেগ
মহামারীতে লক লোক মরে তবে কি আমাদের দেশেও দশবিশ হাজার লোক মরিতে বাব্য ? সংক্রোমক ব্যাবিপ্রত ছইচারি শত লোক এদেশে আসিতে পারে ও সেই কারণে ছই
দশ জন লোক মরিতেও পারে, কিন্তু দেশে রোগ প্রতিরোধের
ব্যবহা যদি সময় মত স্কুইভাবে হয় তবে সে রোগ ছভাইবেই
এ কথা স্বীকার্য্য নয়, আশা করি শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গ সে
কথা মানিবেন।

বৃদক্ষা কি তাহা অরাজকতা ও বিশ্থলা প্রতিরোধের বাবস্থার বিচারে পাওরা যার। আজ না হর পাকিস্থানে এই অশান্তির হৈতু পাওরা গিরাছে। কিন্তু ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে জান্ত্রারী যে অরাজকতা ও বিক্ষোভ দেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ কলিকাভার দক্ষিণ অঞ্চলের বিরাট অংশে, দেখা দির।ছিল তাহার উংপতিস্থল তো পাকিস্থান ছিল না ? তবে কেন সে সমরে ও সেই সকল স্থানে রাষ্ট্রের শাসন ও স্থানা স্থাপনের শক্তি হটয়া সিয়াছিল—অস্তঃপক্ষে সামরিক ভাবে ?

একটা কৰা আৰকাল অশান্তি ঘটলেই উচ্চতম অধিকারী-বৰ্গ বার বার বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "ধনসাধারণের সাহায্য নাই", "ৰুনসাধারণের সহাহ্নপুতি নাই" "ৰুনমত শাসন বিরোধী" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মতবাদের শ্বন্ধ ও সম্যক্ বিচার এখন প্রয়োধন হইরা পড়িরাছে। কেননা আমরা দেখিতেছি যে ৰুনসাধারণ এইরূপ উন্টাপান্টা চীৎকারে ক্রমেই উদ্দ্রাম্ভ ও হতাশ হইরা পড়িতেছে। একদিকে বিক্ষোভ-কারিগণের সাহস ইহাতে বাড়িয়াই চলিয়াছে অঞ্চিকে শাসন-শৃথলা রক্ষাকারী কর্ম্মচারীবর্গও ঐ অঞ্হাতে গা ঢিলা দিবার পূর্ণ স্বযোগ পাইতেছে। এইরূপ অবহা আর কিছু দিন চলিলে শাসন ব্যবহা ক্রমে অচল হইরা আসিবে।

প্রথমেই অধিকারীবর্গের সন্মুখে প্রশ্ন করি যে শাসনভল্পে ক্ষমতের অধিকার কি ও তাহার প্রকাশ ও ব্যবহার কিভাবে হইবে। বিতীয় প্রশ্ন শৃষ্ণলা-স্থাপনে ও বিক্ষোভ-দমনে কন-সাধারণের সাহায্য ও সহামূভূতি কি ভাবে চাওয়া হইতেছে। সরকার কি চাহেন যে কনসাধারণ ভার-অভার ও আইন-কাম্থনের বিচার ও প্রয়োগ সরাসরি নিক্ষের হাতে লয় १ তৃতীয় প্রশ্ন এই যে দেশের উচ্চতম অরিকারীবর্গ কি দেশ-চালনার অভ সকল ব্যাপারে কনমত গ্রাহ্থ করিতেছেন যে এই ক্ষেত্রে কনমতের উপর এতটা ওরুত্ব আরোপ করিতেছেন থ এই সকল প্রশ্নেষ বিচার্য এই যে, "কনমত" বস্তুটি কি १ এই সকল প্রশ্নের উত্তর চাই।

শেষের প্রশ্নই বিভারিত ভ'বে পুনর্বার করা যাউক। যদি কোনও ব্যক্তিসমষ্টি—যাহার মধ্যে সংবাদপত্তের কর্ম-চারীও মুখ্য ও গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট-পরস্বাপহরণের ব্যাপক वावश्रा, यथा हिन्दूत अधि पथन, वाफी पथन हेळानि करत এবং দেই ছ্ছার্যা "জনমতের" ধ্যজালে চাপা দিবার জগ্ত মুবের কথার ও ছাপার অক্ষরে গোলমালের স্ঠী করে ভবে কি তাহা "ৰুনমত" হিপাবে গ্ৰাহ ? যদি অন্য কোন ব্যক্তি-সমষ্টি শরণ।পাঁদিগের নাম লইয়া সরকারী ব্যবস্থার ও প্রকৃত সেবাত্রতীদিগের বিরুদে চীংকার তুলিয়া নিব্দের কাঞ্চ গুছাইবার চেপ্তায় প্রবল কোলাহল তোলে তবে কি সেই রবও ''অনমত" ? "ব্যক্তিপত স্বাধীনতার" চীংকার তুলিয়া যদি কেহ প্রতাক্তাবে নিকের বৈরীপীড়নের ব্যবস্থায় জন-বিক্ষোভের শৃষ্টি করে তবে কি তাহার চালিত উন্মন্ত জনতার তাওব "জনমত" ? বিদেশীর পঞ্মবাহিনী যদি অপরিণত-मिक जरूप-इक्नीरक विरम्भीत मासाकावारमत वार्य विभाव লইবার বার চতুর্বিকে অরাব্বকতা স্বনে প্ররোচনা দেয় তবে কি তাহা "ৰনমত" ? যদি কোনও পেশাদার "ত্যাগীমার্কা (मन-(जनरकत्र" मन निरक्रमत्र मनगठ वार्यभिष्ठित कात्ररम দেশের শাস্ম, বাভ সরবরাহ ও সংগ্রহ ইত্যাদিতে বাবা भियात क्ष व्यवन कनत्र पूर्ण जत्र कि जाहा व "कनमज" ?

দেশের শাস্ত-পরিচালনা বাহাদের হাতে ওাঁহাদের এবন বুবিতে হইবে যে বাধীন দেশ চালনায় ৩ধু কুমুমাদণি কোমল হইলে শত শত বংসরের দাসত্ব রোগ হইতে সদ্যমুক্ত বিজ্ঞান্ত আৰু ক্ষমাবারণের নিকট হের প্রতিপন্ন হওরা ভিন্ন আর কিছুই সন্তব নর। ছঙ্টের দমনে বজাদণি কঠোর হইলে তবে দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতিকার সন্তব। দেশে শান্তি-শৃথলা রক্ষার ক্ষন্ত যাহারা নিযুক্ত তাহাদের কর্মচ্যুতি বা ক্রটি যাহাতে মিধ্যা অনুহাতে চাপা দেওবা না হয় সেদিকে প্রথর দৃষ্টি রাখিলে তবেই উহা সন্তব।

#### সাম্প্রদায়িক গোলযোগ

পূর্ব্বকে কিছুদিন যাবং হিন্দু উৎপীড়নের যে সমন্ত সংবাদ পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছিল তাহা সকলেই উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। বনগাঁর ১৩ হাজার আশ্রমপ্রাধীর জাগমনের পর অবস্থারও গুরুতর হয় এবং শেষ পর্যান্ত কলিকাতার কতকগুলি অঞ্লে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ঘটয়াছে। পূর্ব-বঙ্গে ঢাকাতেও বেশ কিছু অরাজকতা ও অশান্তি হইয়াছে। প্রথম হইতেই এবার সামরিক সাহাঘ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কারফিউ জারী করিয়া ও অগ্রাগ্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলখন कतिया मास्ति तक्षात आन्भग टेन्डी हेट्टिस्। भूक्तिक छ পশ্চিমবঙ্গের ছই চীফ গেক্ষেটারী ঢাকা সম্মেলনের পর একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন, উহাতে যে সব সতর্কতার কথা বলা হইয়াছে তাহা এখানে পালিত হইতেছে এবং সমস্ত সংবাদপত্ত ও জ্বনাধারণের বৃহত্তর অংশ উহাতে সাহায্য করিতেছেন। পূর্ববঙ্গের সঠিক সংবাদ পাওয়ার উপায় নাই, তবে ঢাকার ঘটনার পূর্বে দিন পর্যান্ত "আকাদ" ভারতের সর্বজনশ্রদেয় (नजारमत विकास विरयासभात এवर शिक्तमवरकत घटेनावलीत বিক্ব ত ও মিপ্যা প্রচারের দারা সেধানে বিষ ঢালিতেছিলেন।

वााभाविष्ठात्क व्यामारमञ्जू हे मिक इहेर्ड (मथा मजकात। প্রথম কখা, পাকিছানে হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে। আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে বর্ত্তমান গোলযোগের উৎস আমাদের নাগালের বাহিরে, দেখান হইতে যে বিষ ঢালা হইতেছে তাহাই আমাদের উপর পড়িয়া আমাদেরও সমাকদেহকে বিষাক্ত করিয়া ভূলিতেছে। এই বিষপ্ররোগ বন্ধ করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, উহা কেবলমাত্র প্রাদেশিক গবর্নেটের নহে। প্রাদেশিক গবন্দেণ্টিকে এইটুকু দেশিতে ट्रेंटित (य, এই বিষ যেন আমাদের ধ্বংস না করে, যথাসাধ্য **উহার কৃষল এড়াইয়া চলা এবং সমাক্রদেহকে এই বিষ-**প্রােগ সভেও হয় রাখিবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্ডব্য। ইহা অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু এই অগন্তবই -আমাদের সম্ভব করিতে হইবে। বিতীয়তঃ, আমরা वर्खमान नात्र्यमात्रिक (भानरवागरक २७८म काञ्चतात्री मिकन-কলিকাতার বাহা ঘটিয়াছে তাহার সহিত একবোগে দেখিতে চাই। ভারতরাথ্রে এখন তিন শ্রেণীর লোক তংপর হুইরা উঠিয়াছে—তিন জনেরই উছেশ্র এক, রাথ্রের ধ্বংস্পাধন।
ইঁহারা হইতেছেন ক্যুনিষ্ঠ, পাকিস্থানী এবং কংগ্রেসের
জন্তর্ভুক্ত এক দল। ২৬শে জাত্মারী দক্ষিণ-কলিকাতার পাঁচছর ঘণ্টা গবক্ষেণ্ট বলিয়া কিছু ছিল না। প্রকাশ্ত দিবালোকে
টালিগঞ্জ থানার এক শত গক্ষের মধ্যে দক্ষিণ-কলিকাতা কেলা
কংগ্রেসের সভাপতির বাড়ী লুঠ হইল, মেল-ভ্যান আক্রান্ত
হইল, উহাও লুঠ হইল, ষ্টেট বাস ও ট্রাম আক্রান্ত হইল।
পরম নিশ্চিত্ত মনে ছুকার্যকারীয়া কার্য্য সমাধা করিল।
প্রনিস বাধা দিতে পারিল না, ল্পিত মাল উদ্ধারের চেষ্টা
করিল না, মেল-ভ্যানের ডুাইভার গাড়ীট গুণ্ডাদের হন্তে
সম্বত্তে সমর্পণ করিয়া সরিয়া পড়িল, উহা বাঁচাইবার কোন চেষ্টা
করিল না। এই থানার প্লিসের এবং ঐ মেল-ভ্যানের
ড়াইভারের কোন কৈফিয়ং তলব করা হইয়াছে বলিয়া আমরা
ভিনি নাই।

এখানে যে বিষয়ট आমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার কথা তাহা হইতেছে এই ভারতরাষ্টে শান্তি রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যা পরিচালনার দায়িত যাতাদের উপর অপিত তইয়াছে তাহারা উহা যথায়থ ভাবে পালন করিতেছে কিনা এবং कर्त्तरा अवरङ्गा कतिर्म अथवा कर्त्तरा भागत अक्रम इहेर्न তাহাদের সরাইয়া তংগুলে নূতন লোক দেওয়া হইতেছে কিনা. অযোগ্যতা বা কর্ত্তব্যপালনে অবহেলার জন্ম কেহ শান্তি পাইতেছে কিনা। যে সমন্ত ঘটনা ঘটতেছে তাহার সংবাদ পুর্বাহের রাখা যাইত কিনা এবং ঘটবার কত সময় মধ্যে উহা নিবারণ করিয়া অবস্থা আয়তে আনা যাইত তাহাই প্রধান বিচার্যা বিষয়। ইহা হইলেই কর্মচারীদের যোগাতা অযোগ্যতা ধরা পড়িবে। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি এরূপ করা হইতেছে না। ইহা ভারতরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে যোরতর विशासन कथा। शृद्धवासन मास आभाष्मन जकार এই य সেধানকার গবরেণ্ট ছুরু তদের উপর যথোপযুক্ত শাসন রাবিতে পারিতেছেন না. কিন্তু আমাদের এবানে এরূপ হওয়ার क्षा नम्र। आभारमञ्ज भवत्व के अत्नक त्वनी मेखिक्यान। जामात्मत्र এशात्म, विरामयणः वाश्मात्मत्म, मास्ति तका अवश ছফার্যাকারীদের উপর কঠোর শাসন বজার রাধার প্রয়ো-वनीय्रा व्यत्नक (वनी. कादन शन्धियवन अकृष्टि मीयान वाहि। **धरेक जामना विश्वाम कति (य. शूर्ववदम यादाहै (कन बढ़ेक ना**. <sup>পশ্চি</sup>মবঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়া-সরূপ ব্যক্তিগত মারামারি ঘটতে मिल সমগ্র দেশের সর্কাশ হইবে। এই ছত্ত এখানকার পুলিস <sup>এবং</sup> ম্যান্তিষ্ট্রেটদের অত্যন্ত কর্ম্বন্দম এবং সতর্ক হওয়া দরকার।

মাণিকতলা, বেলেঘাটা প্রভৃতি স্থানে বাহা ঘটরাছে গহাতেও আমরা তিনট বিভিন্ন দলের হাত লক্ষ্য করিরাছি। <sup>একদল</sup> আগুন দিরাছে, একদল দুঠ করিরাছে এবং একদল <sup>গ্রুপ</sup> করিতে আসিরাছে। ইহাদের মধ্যে কৃতটা বোগাবোগ আছে বা আদে আছে কিনা তাহা আমরা বলিতে পারিতেছি?
না, কিন্তু এটা দেখা গিরাছে যে, গোলযোগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ। ইহাতে এই কথাই মনে হয় যে, শান্তিরক্ষা পুলিসের পক্ষে কঠিন ছিল না এবং এখনও কঠিন নয়।

#### পশ্চিমবঙ্গের মুদলমান

পূর্ববিধ্ব হিন্দুদের উপর অত্যাচার হুরু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে তাহার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। বাগেরহাটের ঘটনার উপর মিধ্যার চ্পকাম করিয়া পূর্ববিঙ্গ গবরেণ্ট প্রেদনোট বাহির করিয়াছিলেন, মৌলবি কল্পল হকের ভার লোকেরাও পূর্ববিধ্ব হিন্দুদের উপর কিছুই হয় নাই বলিয়া বিরতি দিয়াছিলেন। পূর্ববিঙ্গ হইতে কিছুদিন যাবং লোক আসা একেবারে বন্ধ হইয়াছিল, গত কয়েক দিন যাবং উহা আবার হুরু হয়য়াছে এবং একমাত্র বনগাঁতে অয় কয়েক দিনের মধ্যে ১০০০ লোক আসিয়াছে। ইহা পূর্ববিধ্ব হিন্দুদের সহিত ভাল ব্যবহারের নিদর্শন নহে। সে যাহা হউক, তাহার আলোচনা এখানে করা উদ্দেশ্ত নহে। সময় মত ও প্রয়োজন মত তাহা করা যাইবে। বর্ত্তমানে শান্তি হাপনাই মুখ্য সমস্তা।

পশ্চিমবঞ্চে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ওদিকে পূর্ম্বঞ্চ वावश-পরিষদেরও বাজেট অধিবেশন প্রক হইয়াছে। পুর্বা-বঙ্গের পরিষদ-গৃহে হিন্দু সদস্যেরা বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানের অত্যাচারের আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করিলে তাতা প্রত্যা-খ্যাত হয় এবং তাঁহারা বিধিসমূত ভাবে প্রতিবাদ জানাইবার জ্ঞ পরিষদ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসেন। এই অপরাধে তাঁহাদিগকে "রাষ্টন্তোহী" বলিয়া পাকিস্থানী সংবাদপত্তে প্রচার করা হইতেছে। গবলেণ্টের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে তাঁহার। কোনরূপ অসংযত বাক্য বা কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন একথা পাকিস্থানী পত্তিকাগুলি বলেন নাই। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে মুদলিম দল গবন্মে তেঁর পরিচালকদের অতি কুংসিত ভাষার আক্রমণ করিয়াছেন। মৌলবী আবুল হাসিম বলিয়া-ছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ গবদে তি অতি দামাখ লাভের আশাতেই নিজেদের কেন্দ্রীয় গবরে তির পায়ে স্পিয়া দিয়াছেন এবং "বানর-রত্তি" অবলম্বন করিয়াছেন। হাসিম সাহেব অতীতে ছিলেন वशीय मुनलिम लीटगंत (स्नादिल সেউकिटोती। এখন পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী দলের নেতা। তাঁহার দীর্ঘ বক্ততার মধ্যে গালাগালি, গৰলে উকে ছেম করিবার ছরভিসন্ধি এবং রাষ্ট্রের শক্রদের প্রতি প্রশংসা ও উৎসাহ বাকাই সর্বপ্রধান। ক্যুদিষ্টদের দরদে তিনি চোখের জলের বান ডাকাইয়াছেন। কলিকাতায় ক্ষ্যুনিষ্ঠ সাবোটাশ চেষ্টার পিছনে পাকিস্থানীরা আছে একথা আগেও আমরা লিখিয়াছ। বাহারা উহা বিশ্বাস করেন নাই, পরিষদে হাসিম সাহেবের

বিভ্তায় তাঁহাদের চোধ ধোলা উচিত। প্রদেশের ভিতরে রাব্রের শত্রু কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহাম্ভূতি প্রদর্শনের অর্থ গবর্ষে টের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া বিশৃথলা রন্ধিতে সাহাঘ্য করা; প্রদেশে এবং কেন্দ্রে বিরোধ বিভ্যমান এইরূপ ধারণার স্বষ্ট করিবার চেষ্টাও ঐপ্রকার অভিসন্ধিপ্রতা মোলবী হাসিম, মোলবী ক্ষমুদ্ধিন, মোলবী রন্ধিক প্রভৃতি অতীতে পাকিস্থানী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা ছিলেন, এখনও পরিষদ গৃহের মধ্যেই তাঁহারা যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাকিস্থানেরই সহায়ক, ভারত-রাষ্ট্রের নিরাপভার প্রতি ম্মতার নিদর্শন নহে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে ীরুক্ত প্রমধনাধ বন্দ্যো-হাসিম সাহেবের বক্তৃতার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন ইহা কুখের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম দল বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক গোলযোগে গবন্ধে তিকে যতটা সাহায্য করিতে পারিতেন তাহা তাঁহারা সকলে করেন নাই। বর্ত্তমান গোলযোগের গোড়া পাকিস্থান, পাকিস্থানী নেতাদের অসংযত কথা ও ভারতবিরোধী কাব্র ইহাতে সন্দেহমাত্র नाहे। देंदाता जमलवल एकाम शिक्षा शूर्ववक शवत्म फिल्क চাপ দিয়া বলিতে পারিতেন যে পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু নাই, এক কোটি যাহা আছে তা পূর্ববঙ্গেই : ভারতে রহিয়াছে প্রায় চার কোটি মুসলমান: এখন যদি এই হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয় তবে ভারতে ভার প্রতিক্রিয়া পড়িবে, চার কোটী মুসলমান বিপন্ন হইবে। পাকিস্থান আনিবার জ্বন্ত ইহারাও রক্ত भिद्याद्वन ও लिखाद्वन, थाका नाक्तिमूकीन वा स्मोलवी श्रुक्रन আমীনের পাকিস্থান শাসক হওয়ার বৃলে তাঁহাদের হাত রহিয়াছে, স্বতরাং এই দাবি করিবার অধিকার তাঁহাদের রভিয়াছে। কলিকাতার রাজাবাজার বা সাহেব বাগানে ছইটা সভা করিয়া প্রস্তাব পাশ করিলে বা গা বাঁচাইয়া বিরতি দিলে কোন কাল হইবে না। ভারতরাষ্ট্রে মুসলমানেরা যে সমস্ত সুযোগসুবিধা, নাগরিক অধিকার এবং রাজকার্য্যে উচ্চ ক্ষতা ভোগ করিতেছেন তাহার অমুরূপ ত দুরের কথা পাকিস্থানের হিন্দুদের তার লকাংশের একাংশ অধিকারও নাই; উহা ठांशामिशक ना मिल ভाরতের মুসলমানের মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না.--এই কথা ইঁহারা অনায়াসে ঢাকায় গিয়া জোর গলায় বলিতে পারেন। তাহানা করিয়া ইহারাও পাকিস্থানীদের কটনীভিতে গা ভাসাইরা ভারতের প্রতিক্রিরা পাকিস্থানে হইতেছে বলিয়া মিধ্যা প্রচার আরম্ভ করিলে তার বিষময় পরিণাম ইঁহাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। চার কোট বনাম এক কোট ভববা প্রত্তিশ কোট বনাম সাভ কোঁটতে জন্ম পরাজন বুকিতে খুব কণ্ঠ করিবার সরকার मारे। हिन्दू पूत्रनिय मिनम ना इरेटन छात्रछ वादीन इरेटर না এই মিখ্যা ধেমৰ ভালিয়া সিয়াছে, ভারত-পাকিছান

वित्रात्य উण्ड ताङ्के स्वरंग दहत्व अहे हेन-शाकिशानी विद्याश धृतिजार दहेरण वित्रच हहत्व ना।

योगवी जावून टानिय क्षेत्र्य पूजनिय मिज्दर्ग विनास्त्र পারেন যে ভারতে হিন্দু মুসলমানের সমান প্রভাষত্ব স্বতরাং हिन्द्र यनि तार्डित विरतांनी कार्याक्रम চानाहरू भारत जरव তাঁহারাই বা কেন সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন ? ইহার উত্তর তাঁহাদের বিগত কালের—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে লীপ অধিকার মুগের--- ইতিহাস। ভারতরাপ্ত্রের উন্নতিকল্পে বা সংস্থারের চেষ্টায় তাঁহারা সরকারের বিরোধিতা সমানে করিতে পারেন ভারসঞ্চত উপারে। কিছু ভারতরাপ্তকে বিপন্ন করার অপচেষ্টায় বা ভারত-বিরোধী কোন রাষ্ট্রের উদ্বেশ্য সিদ্ধির জন্ম যে কোন চেষ্টা রাষ্ট্রন্তোভিতার পর্যায়ে পড়িতে বাধা। ভারতের চালকবর্গের সততা ও সদিচ্ছার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া ছিন্তান্ত্রেষী শত্রুর চরের কাব্ব করার অবিকার কাহারও নাই, হিন্দু মুসলমান এপ্রান, যে যাহাই হউক। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কে সত্যই ভারতরাষ্ট্রের সম্ভান এবং কে প্রছন্ন পাকিস্থানী ইহা ক্রমেই স্থাপ্ত হাইরা উঠিতেছে।

#### ইংরেজের চক্ষে "পাকিস্থান"

১৪ই মাঘের 'আছাদ' ( ঢাকা ) পত্রিকার লেফ টেনেণ্ট কেনারেল মার্টনের ও লওন 'টাইমস্' পত্রিকার প্রবন্ধ ছুইটির অহ্বাদ প্রকাশিত হইরাছে। প্রথমটি গত ২৫শে পৌষ' ( ৯ই জাহ্বারি ) তারিখে লওন 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার প্রকাশিত হর; ছিতীয়ট 'টাইমসে'র দিল্লীর বিশেষ সংবাদ-দাতা কর্তৃক লিখিত; লওন হইতে ১৩ই মাঘ তারিখে ইহা নানা দেশে রয়টার কর্তৃক প্রেরিত হইরাছে। ভারতরাষ্ট্রের কোন সংবাদপত্রে ছুইটির এক্টরও উল্লেখ দেখিরাছি বলিয়া মনে হয় না। অর্থাং, ভারতরাষ্ট্রের রাজনীতিকেরা ও সাংবাদিকেরা শত্রুপক্ষের মতি-গতির প্রতি চক্ষ্ মুদিয়া থাকাই বাছ্মীয় বলিয়া মনে করেন। এক চক্ষ্ হরিশের উপাধ্যান্টির কথা তাঁহাদের মনে রাখিতে অন্থ্রোধ করিতেছি।

'আজাদ' পত্রিকা ছইটি প্রবন্ধকে কলাও করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। লেবক ১৫ বংসর পরে পশ্চিম পাকিছানে জমণ করিয়া আকারে-ইচিতে নানা ভাবে ভারতরাষ্ট্রের কুংসা প্রচার করিয়াছেন। মহিলা জাগরণের প্রশংসা করিতে গিরা তিনি বলিয়াছেনঃ—

'প্ররোজনীরতাই প্রধান র্জিদাতা। পঞ্চাবে লক লক বুসলমান নিবন, ৬০ হাজার বুসলমান অপহরণ, ৭০ লক বুসলমান শরণার্ধীর হরবছা ও কালীরে ১ লক বুসলমানের নিবনের কলে এই কটিন সভাই প্রকট হইরা উটিরাছে। এর দক্ষমই বুসলমান মেরেরা পর্বার অভরালে না বাকিরা প্রকাতে কর্মতংপর হইরা উটিরাছে।' রেলপথে চলাচল 'গতান্থগতিক' ভাবে চলিতেছে। দেশ বিভাগের পর 'রেলগাড়ীর ভাগ বাঁটোরারাও পাকিছানের পক্ষে লাভক্ষক হর নাই।' বিমানবোগে বড় বড় শহরে যাতারাত করা যার; 'অভত্ত সম্প্রতি বিমান ও বাত্তীর অভাবে কতকগুলি পথে বিমান চালনা বন্ধ হইরাছে'; তা ছাড়া, লেথকের সফরের পরে, 'ভারত হইতে করলা প্রেরণ বন্ধ হওরার রেল চলাচল পুব সন্তব্ত: ক্যাইরা দিতে হইবে।'

'পাকিছানে'র সামরিক বাহিনীর বর্ণনা করিতে গিয়া লেবক বলিতেছেন:—'পাকিছানী সৈঞ্চলের প্রধান গুণ ভাহাদের উদীপনা ও বীর্য ভাব; ভাদের এই গুণের জ্বছই নামা বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও পাকিছানী সৈঞ্চল এত স্পংহত।' ভাহাদের প্রধান অসুবিধা 'ভারী মুদ্ধ সক্ষাম ও কারিগরের অভাব।' 'এবনও এক হাজারের অধিক বিটিশ অফিসার নিয়োজিত আছে, পাকিছান সামরিক বাহিনীর নানা শাবার অভিজ্ঞ পাকিছানী সামরিক অফিসারের নিদারুণ অভাবের ক্বছই এবনও এত অধিক ব্রিটিশ অফিসার রহিয়া— ছেন।' 'বিমানবাহিনী ছোট হইলেও বেশ কার্যক্রী।'

সামরিক বাহিনীর 'কথ্য ভাষা' সথছে লেখক বলিতেছেন,
— 'আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এত বেনী সামরিক শিক্ষার্থী পাঠান
হইতেছে বলিয়া' মনে হয় যে, ইংরেকী ভাষার ব্যবহার ছাড়া
গত্যস্তর নাই।

রাওয়ালপিতি, পেশোয়ার, কোয়েটা ও কোয়াট পাকিছানের প্রধান সৈন্য-শিবির। পূর্ব্বেও ইহাদের লেখকের
দেখা ছিল, 'কিন্তু এইবার দেখিতে যাইয়া আমার মনে কেমন
ভয় হইতে লাগিল, যদিও এই ভয় সম্পূর্ণ অহেতৃক।' 'কোয়েটা টাক কলেকে প্রত্যেক বংসর ব্রিটশ অস্ট্রেলিয়ান ছাত্রগণ যোগদান করিয়া থাকে। এই বংসর এককন মার্কিন ছাত্রও
আসিবে।'

লেখক উক্ত কলেকে শিক্ষক ছিলেন; স্তরাং তুলনাবূলক দৃষ্টিতে সমস্ত অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করিয়া এবানকার অবস্থা 'নোটাম্ট স্পৃথল' বলিয়াই মনে করেন।

'টাইমস্' পত্রিকার প্রকাশিত এই প্রবন্ধে লেখক ভারতরাষ্ট্রের নিকার পঞ্চর্থ হইরাছেন; প্রবন্ধের শিরোনামা "ভারতীর দিগন্ধের প্রধান সমস্তা—ভারত-পাকিছান সম্পর্ক।" ভারত-রাষ্ট্রের রাজ্বানী দিল্লী নগরীতে থাকিরা এই সংবাদদাতা অনেক গোপন কথার সন্ধান লন ও পাইরাও থাকেন। ভাহার বিশ্লেষণ করিরা লেখক বলিতেছেন: "ভারত-'পাকিছান' আল 'করাসী-লার্ছান' সম্পর্কের পর্যারে দাঁভাইরাছে", ইছার ভবিশ্লং "বিশেষ সম্কর্ট সন্ভাবনাপূর্ণ।" এই কথার অর্থ আমানের পাঠকবর্গকে মনে করাইরা দিতে চাই বে এই ভিক্ত সম্পর্কের ফলে ত্রিশ বংসরের মধ্যে ছুইট বিখ্-মুদ্ধ ঘটিরাছিল; ইউরোপের এত ভান-বিভান শান্তি রক্ষা ক্রিতে পারে নাই।

স্তরাং আমাদের মত রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা বটলে আন্তর্য হইবার কিছুই নাই। আন্তর্য হই ইংরেজের সতীপনার ভান লক্ষ্য করিবা।

কাশীর সমস্তা সহত্তে লেখক "ভালমুল বভই থাকুক না কেন" তাহা বিচার করিতে চান না; তর্বে তিনি এই কথা বুবিরাছেন যে "ভারত কোনরণ আপোষ-মীমাংসার রাজী হইবে না।" তাঁহার প্রবন্ধের চুম্বক প্রকাশ করিতে গিয়া "আজাদ" পত্রিকা একটু রং কলাইরাছে ; কুই রাষ্ট্রের বিবাদের মূলে দেখিয়াছে "ভারতের বেচ্ছাকৃত কলহ" এবং "তচ্ছনিত অর্থনীতিক কুফল এবং পঞ্চান্তরে ভারতের আভ্যন্তরীণ মুদ্রা-**ফীতিজনিত ছরবছা ও সরকারী অর্থনীতির উপর জনগণের** আহার জভাব।" যুদ্রাকীতিক্ষনিত নানা অবস্থায় পাকিস্থান ভাল আছে জানিতে পারিলে আমরা অমুধী হইব না. তাহা হইলে কলিকাতার শিলাকলে ৫ লক পর্ববেদবাসী यूमनयानरक "कारकरत"त तार्क्षे चानिता **चौ**विका चर्चन्त १४ ৰুঁ বিতে হইবে না । মুদ্রাক্ষীতিতে ভাহাদের কোন ক্ষতি হইতেছে না নিশ্চরই। এই কথা ভাবিতেও সুধ: বাঙালীর একটা অঙ্গ ত অভাবের উর্দ্ধে উঠিয়াছে: আসামেও যাইতে হইতেছে না. "পবিত্রন্থানে" সকলেই ভাল আছে।

"টাইমস্" পত্রিকার প্রকাশিত তাহার দিল্লীর সংবাদদাতার প্রবন্ধে আরও শুভাস্থ্যায়ী অনেক কথা ছিল; রয়টার প্রেরিত চুখকে তাহা বুঝা যার না। কাশ্মীর সমস্তাই তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছে দেখিতে পাই। যথন নিক্লেই এই সমস্তাই। সন্মিলিত কাতিসন্থের দরবারে আনিয়াছে, তথন সেই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের—"নিয়াপন্তা পরিষদে"র (Security Council) "রায় মানিয়া লইতে ভারত নৈতিকতঃ বায়া।" প্রবন্ধে একটু ভর দেখানোও হইয়াছে।

"যদি এই দইয়া নিরাপতা পরিষদকে কর্মপন্থাগত কটনতার মধ্যে টানিয়া লওয়া হয়, তবে তবিষ্ণং সত্যই অবকার। তাহা হইলে হই দেশের মধ্যে 'সায়ুমুম্ব' চলিতেই থাকিবে, এবং পার্শ্বর্তী সিংকিয়াং প্রদেশে কয়াসিটে চীনের শক্তি হত বৃদ্ধি পাইবে, বিপদ ততই ঘনাইয়া আসিবে।"

উভর দেশের উরতির নানা পরিকলনা ব্যাহত হইবে;
"বিদেশী পুঁজিপতিরাও বিবাদ-বিসহাদের মধ্যে পুঁজি নিরোগ
করিতে রাজী হইবে বলিয়া আশা করা বার না।" এই ভর
দেখানোর মধ্যে সং-অসং উদ্দেশ্তর বাভাবিক মিলন দেখিতে
পাই। ভারতরাঠের ক্যুনিজ্যের ভর আছে হরত। কিছ
"পাকিছানে"র ত সে ভর নাই। কিরোজ বাঁ ব্ন ত গোভিরেট
রাঠের প্রদেশ হইরা থাকিতে রাজী বদি ভারত এত বেরাছা
হইরা উঠে। স্তরাং ইংরেজের পক্ষে "পাকিছানকে" ব্রাইরা-পভাইরা লইবার চেঠা করিলে ভাল হর না ?

### বিহারে ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান

প্রান্থ মাসখাদেক প্রের্থ পুরুলিরার প্রবীণ কংপ্রেস-নেতা, সভ্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তক প্রীঞ্জত্সচন্ত বোষ বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে সরকারী অভিযানের প্রতিবাদস্বরূপ একটি বিরৃতি প্রচার করেন। তিনি তছপলক্ষে ছঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, উচ্চতম কংগ্রেস কর্ত্পক্ষের অহরোধে ও নির্দেশে তিনি সভ্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। তরসা ছিল যে, তাঁহারা এই অত্যাচারের প্রতিকার করেন। তরসা ছিল যে, তাঁহারা এই অত্যাচারের প্রতিকার করিতে তংপর হুইবেন। কিন্তু ছয় মাসেও তাহা হয় নাই। সাধীন গণতর প্রতিঠার উল্ফোগ্রারোজনে তাঁহারা এত বাভ আছেন যে, এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সন্তব হয় নাই। একজন বিহারী প্রধান এই নৃতন রাপ্তের পালক ও বারক মনোনীত হুইয়াছেন; তছপলক্ষে উংসাহ আনন্দের বেগ শরীর মনের স্বাভাবিক বিশ্রামের প্রয়োজনে শ্লপ হুইয়াছে। স্বতরাং বাবু রাজেক্সপ্রসাদ এই দিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারিবেন, এরূপ আশা মনে পোষণ করিলে অন্যায় হুইবে না।

সেইজনা সেই আশার মানভূম বদ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যৰ্থনা সমিতির সম্পাদক জীয়ুগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একখানি পত্তের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পত্ত-খানি লিখিত হইয়াছিল ১৫ই মাধ তারিখে, সাধীন গণতন্ত্র বোষণার তিন দিন পরে। কলিকাতার "যুগান্তর" পত্রিকার ১৮ই মাঘ সংখ্যায় তাতা প্রকাশিত হয়। পত্রে উল্লিখিত অত্যাচার বাবু রাজেঞ্জপ্রনাদের অবগতির জন্য আমরা এখানে छुलिया निर्माम । जिनि वक्ष्णाया कारनन : वक्रान्या ताक्यानी কলিকাতার পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন। সেই সময়ে বঙ্গভাষা ও সংক্ষতির রক্ষার জনা বঙোলী যে সংগ্রাম করিয়াছিল তিনি তার প্রত্যক সাকী ছিলেন। আৰু মানভূম, ধলভূম, পুণিয়া প্রভৃতি বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলে এই ভাষার উপর যে অত্যাচার চলিতেছে এবং তার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভারতীয় গণতত্ত্বে চলিতে দিলে তার রাষ্ট্রপালের কপালে কলত্বের টকা ইতিহাসের পৃঠায় অক্য হইয়া থাকিবে। বাঙালীরও তাহাতে লব্দার কারণ আছে। এই কথা ভাবিয়াই चामता मृत्रक वावूत श्वारम जुलिया फिलाम । यत्पष्टे असत नहे হুইরাছে। লোকেরও বৈর্ব্যের সীমা আছে। সেই সীমা লব্দন করিয়া কোন রাষ্ট্র সন্মানের সহিত টকিয়া থাকিতে পাৱে না।---

"মাৰভ্য জেলা বদ-সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অবিবেশনের সমর বিহার কন-নিরাপতা আইনের জত কেলার ভেপ্ট কমিশনারের নিকট উভোক্তাদিগের পক্ষ হইতে অনুমতির ক্লা আবেদন করা হয়। স্থানীর কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে অববা বিলম্ব করার পুন: পুন: দৃটি আকর্ষণ করিয়া কর্তৃপক্ষ কানান হয়। কর্তৃপক্ষ নিছক সাহিত্য-সম্মেলন ও শাবা

व्यविदयनबार्थ महिला, मन्नीय क्षपृष्ठि मरमानरन यावा प्रिस्तन না বটে, কিন্তু তদানীন্তন অভ্যৰ্থনা-সমিভিন্ন সম্পাদককে पूनिरात मात्रकल मानाजार द्वतानि ७ क्य कतिवात रहे। করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই সকল কার্য্যের প্রতি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক ও নিখিল-ভারত কংগ্রেসের কর্তুপক্ষের দৃষ্টি জাকর্ষণ করা হয়। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া যায় না। অধিকত্ত স্থানীয় কর্ত্তপক্ষ দ্বারা সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে সরকার-বিরোধী दाकरेनि कि पन विरम्थिय भम्छ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলে। সম্পূর্ণ এক মিধ্যা খবরের উপর ভিভি করিয়া এবং তাঁহার অমুপস্থিতিতে তাঁহার ও অন্যান্য বহু শান্তিপ্রিয় বিশিষ্ট বাঙালীর গৃহে "বোমা ও বারুদে"র সন্ধানের অভুহাতে ব্যাপকভাবে তল্লাস করিয়া হয়রানি ও ব্রুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। ইহা ব্যতীত অনেককে নানা মিধ্যা মামলায় জড়িত করিয়া জব্দ করিবার কৌশল প্রয়োগের ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তব ক্ষেত্রে দিন দিন প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে।

"ক্ষেলাবাসী যাহাতে তাহাদের প্রকৃত বাধীন মত বাজ করিতে না পারে এই কারণে বিহার জন-নিরাপতা আইনের অপপ্রয়োগ করিয়া একাদশ বার্ষিক অধিবেশন বঙ্গসাহিত্য সন্মেলনের উচ্চোক্তাদিগকে সন্মেলনের প্রায় তিন দিন পুর্ব্বে এক বাজ্জি-স্বাধীনতার পরিপধীষ্ট্রক সর্ত্তাদি আরোপ করিয়া অস্মতি দেওয়া হয়। ইহার তীত্র প্রতিবাদ জ্বানাইয়া সন্মেলন স্বগিত রাখা হয়।

"সম্প্রতি সঙ্গীত, মহিলা, কৃষ্টি প্রস্কৃতি বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের শাখা সম্মেলন বর্ত্তমান বংসরে বার্ষিক অধিবেশন অফুঠানের অম্মতি চাহিয়া জেলার ডেপুট কমিশনারের নিকট আবেদন করা হইলাছে। ছঃখের বিষম্ন প্রায় তিন সপ্তাহের অধিককাল গত হইয়া গেল এখনও পর্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন লিখিত করাব পাওয়া যায় নাই। এইরূপ বিলম্মের ক্ষন্ত কেলা যথা দেশবাসীর মনে নানারূপ বিরুদ্ধ ধারণার স্কৃষ্টি হইতেছে। অনেকে নানারূপ আশকা করিতেছেন। ছিতীয়তঃ অম্মতি দিতে অযথা বিলম্ব করার ক্ষন্ত সম্মেলনের কার্য্যে নানা অম্ববিধার স্কৃষ্টি হইরাছে।"

### পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি বৃদ্ধি

সম্প্রতি পশ্চিমবদ মন্ত্রিমণ্ডলীর অম্থোদনে তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টার চাষের কমির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইরাছিল। এই বিবৃতির হিসাব সম্বন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি হইরাছে। তাহার উন্তরে গত ১ই পৌষ তারিবে একটি নৃত্র বিবৃতি দিরা তাহা অবসান করিবার চেষ্টা হইরাছে। সেই চেষ্টা সম্বন্ধ হইবে কিনা কানি না। তবে তথাগুলি কানিরা রাখা প্রয়োক্ষন।

১৯৪৮-৪৯ সালে পাট, আউস ধান ও আমন থানের উৎপাদনে যথাক্তমে ৯ ৪৫ লক্ষ বিষা, প্রার ৩৭ লক্ষ বিষা ও প্রার ২ কোট ২৪ লক্ষ বিষা ক্ষমির ব্যবহার হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে তাহার হিসাব এইরুপ: পাট ৯ ২১ লক্ষ বিষা, আউস ধান প্রার ২৬ লক্ষ বিষা এবং আমন ধান প্রার ২ কোটি ৪১ লক্ষ বিষা। এই হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের ক্ষমি রিদ্ধি পাইয়াছে, আউস ক্ষমি ক্ষয়িয়াছে, আমন ক্ষমির পরিমাণ রিদ্ধি পাইয়াছে। আউস ও আমন ধানের উৎপদ্ম বাভিয়াছে ৮৯০৫৫ লক্ষ মণ হইতে ১০০১ ৭৪ মণ। এই রিদ্ধির চেপ্তায় গবর্ষে তিরও অংশ আছে। দীবিপুকুর সংস্কার ও হোট ছোট নদী-নালা প্রক্রদারের কলে প্রায় ২ লক্ষ ৬২ হাজার বিষা ক্ষমি চাষে আসিয়াছে, ট্রাক্টরের সাহাযো সরকারী ক্ষমি আবাদযোগ্য করা হইয়াছে প্রায় ৫ হাজার বিষা এবং সরকারী দ্বমি আবাদযোগ্য করা হইয়াছে প্রায় ৫ হাজার বিষা পতিত ক্ষমি চাষের যোগ্য করা হইয়াছে।

এইরূপ উৎপাদন র্দির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের খাস্বভাগের কতটা ভরিয়াছে তাহা জানি না। যে "নাই নাই" ধ্বনি তুলিয়া দেশের গণমনকে বিক্লিপ্ত করা হইতেছে, সেই ধ্বনি বন্ধ হইলে আমরা নিশ্চিপ্ত হইব। খাদ্যাভাবকে বড় করা হইতেছে নানাবিব প্রচারের মাধ্যমে। তবুও বলিব আরও জমি র্দির প্রয়োজন আছে। "সত্যাগ্রহ পত্রিকা"র ১৯শে অগ্রহারণ সংখ্যার মেদিনীপুর জেলার এরূপ জমির সন্ধান দেওরা হইরাছে। নিয়ে তাহা উদ্ধত করিলাম:

"কেলেঘাই নদীর উভর পার্থে বুব কমে ৬ হাজার একর বা ১৮ হাজার বিঘা আবাদযোগ্য পতিত জমি পড়িয়া রহি-য়াছে। সমস্ত জারগা প্রায়ই লাগাও এবং বর্তমানে বেনা আসের হারা আক্রাস্ত। এই সকল বেনা প্রায়ই ৪ হইতে ৭ কুট উঁচু এবং ট্রাক্টর ব্যবহারের হারা এইগুলির উচ্ছেদ হইতে পারে। মাট এঁটেল ও সরস। আগে এই সকল জারগায় প্রচুর আমন বান হইত। কিন্তু কেলেঘাই ও বাঘুইর বভার অন্ত এই সমস্ত জারগা পতিত হইয়া গিয়াছে। খানীয় কৃষকেরা এই সকল জমিকে ট্রাক্টরের হারা সংস্কার করিয়া চাষের উপযোগী করিয়া দেওয়ার জন্ধ বিশেষরগ্রে জিদ করিতেছেন।

অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করিতে হইলে কোলন্দা এবং নৈপুরে একটি হিসাবে ছুইটি ট্রাক্টর কেন্দ্র খুলিতে হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রে ছুইটি ট্রাক্টর থাকিবে।

স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত এই যে, কোণাল ধারা এক বিধা ক্ষমির বেনা কেলিয়া দিতে হইলে ৪০ টাকার কম ধরচ পভিবে না, কিন্ত টাউরের ধারা ঐ কাক করিলে বিধা প্রতি ১৫ টাকার বেশী পভিবে না।

এদিকে দেখিতে পাই বে, হগলী জেলারও জন্তরণ চেঙার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। 'নির্ণয়' পত্রিকার ১৬ই পৌষের সংখ্যার তাহার একট বিষরণ দেখি-লাম। নিমে তাহার সংক্ষিপ্ত সার দেওরা হইল :

"লাদপুর ইউনিরনের এই কাঁটুল-অনন্তপুর বাঁধট প্রায় এক শত বংসর পুর্বে স্থানীর চাষী ও ক্ষিদারের চেষ্টার নির্দ্ধিত হয়। বাঁধটি কাণা নদীর (কাঁটুল) উপর অবস্থিত। নদীসংলগ্ন বাঁধের উপর চাষীরা ও স্থানীর ক্ষিদার একটি 'কপাটিয়া কল' তৈয়ার করিয়াছিলেন।

"বর্ত্তমানে ঐ বাঁষটি ভয়প্রায়। তাহা ছাড়া কপাটিয়া কলটি একেবারে নিশ্চিক হইয়া গিয়াছে। কলে বহু হাজার একর জমির কলল উৎপাদনের ব্যাখাত ঘটতেছে। স্থানীয় চাষীয়া প্রায় ২,০০০ টাকা খরচ করিয়া ঐ কপাটিয়া কলের তিন-চভূর্ণাংশ সম্পূর্ণ করিয়াছে। এক্শে ঐ বাঁধ ও অসম্পূর্ণ কপাটিয়া কলটির সংস্কার করিতে হইবে। এইজন্ত আত্মানিক ৩,৮০০ টাকার প্রয়োজন। স্থানীয় চাষীয়া ৮০০ টাকা ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছে।

"এই বাঁষটি সংশ্বত হইলে বছ একর আবাদী ও ১৮০ বিছা পতিত ক্ষাতে কল সরবরাহের সাহায়্য হইবে। ফলে প্রায় ১ লক্ষ্যত হাজার মণ ৰাখ্য ও অখ্যায়্য কসল উৎপন্ন হইবে। অধ্য বর্তমানে তথার মাত্র ৭২ হাজার মণ ৰাখ্য ও কসল পাওয়া যাইতেছে।

"কাঁটুল হইতে পুইনান পর্যন্ত যে জলসেচনের খালট ছিল, তাহা সম্পূর্ণ মজিয়া গিয়াছে। উক্ত খালট সংস্কার করিলে প্রায় ৯ হাজার বিঘা আবাদী ও ৯০ বিঘা পতিত জমিতে অধিক খাজ-শস্তোংপাদনে সাহায্য করিবে।

"দাদপুর ইউনিয়নেরই অনস্তপুর হইতে এরামপুর, ক্ষপুর ও কাঁটাগোড় হইরা সোমসাড়া পর্যান্ত যে কলসেচনের খালট রহিরাছে তাহা সংকার করিলে প্রায় ৬ হাকার বিখা আবাদী ও ৪৫ বিখা পতিত ক্ষিতে অধিক খাদ্যশস্ত উৎপন্ন হইবে।"

"পেকেন্দারপুর হইতে ধরসাট, রম্মলপুর ও মহেশ্বরপুর হইয়া তামিলা পর্যান্ত কলসেচনের গালটির সংকারের কল্প প্রায় ৩৫৬০ টাকা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার প্রায় ৯ হাকার বিধা জাবাদী ও ৪৫ বিধা পতিত ক্ষির স্বযুবস্থা হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের মুর্নিদাবাদ কেলার ক্ষণীপুর মহকুমারও অক্সমণ চেষ্টা দেখিতে পাই। মহকুমা ম্যাকিট্রেট জ্রীস্থালকুমার বন্দ্যো-পাধ্যারের উভোগে সরকারী বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গকে লইরা একটি সমিতি গঠিত হইরাছে। "বেচ্ছাশ্রমে"র দারা এই বিরাট পরিকল্পনা সঞ্চ করিবার চেষ্টা হইতেছে। মুর্নিদাবাদ "গণ-রাক" পত্রিকার ১লা মাধ্যের সংখ্যার ভাছার একটা পরিচয় পাওরা যার:

"(ক) আন্দ্রা পরাণচতীপুর বাল বনন। করাকা বানা। "এই বালট মজিয়া যাওয়াতে যোলশো বিবা কমিতে কসল পাওয়া যাইত না, কারণ একটু জোর বর্বা হইলেই কল নিকাশের অভাবে বান নষ্ট হইরা যাইত এবং রবিশন্তও লাগান যাইত না। সেইবার ঐ অঞ্জের উনিশবানি প্রামের সকল কর্মকম লোক মিলিরা মোট বোলশো যাট কম লোক বাটিয়া এই দেয় মাইল দৈর্ঘ্যের বালটি মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ বেচ্ছাশ্রমের বারা সম্পর করিরাছেন।

#### "(ব) নরামপুর, বগলাউরী ও পাতি বিল।

"করাকা থানার এই তিনটি বিলের কল নিকাশের ব্যবহা করা হইরাছে। গলার গিরা পড়ে এমর একটি থালের সদে এই বিলগুলিকে কাটরা কুড়িয়া দেওরা হইরাছে। কলার কল্প এবানে তেইশ শত বিঘা কমি জনাবাদী পড়িরাছিল। নর্মটি থামের যোলশত লোক মিলিয়া নিকেদের চেঠার প্রায় দেড় মাইল করিয়া লথা, বারো কৃটি চওড়া আর গড়ে আড়াই কৃট গভীর করেকটি থাল কাটিয়া এই জনাবাদী ক্ষমিকে কসল বাড়াইবার কাজে লাগাইবার ব্যবহা করিয়াছেন।

#### "(গ) চোকপাড়া ওসমানপুর খাল।

"পালা জলের মুখ হইতে আৰ মাইল দুরে সুধা বিল। সুধা বিলের জল এই বিল অপেকা নীচু এবং এই বিলের জল ভাগীনরণীতে গিলা পড়ে। পালা জল মাঠের জল নিকাশের জল, তাহা সুধা বিলের সহিত সংমুক্ত করিলা দেওলা হইলাছে। ওসমানপুর ও সন্নিহিত ৫খানি গ্রামের অবিবাসিগণ মিলিলা গত অক্টোবর মাসের প্রথমে এই খাল খনন করে। ইহা ছাড়া ১১টি পরঃপ্রণালী খনন করার সিলান্ত গ্রহণ করা হইলাছে। সমগ্র পরঃপ্রণালীর দৈখ্য আফ্লানিক ১১ মাইল হইবে এবং ইহাতে মোট ১২৩২০ বিলা জমি প্রত্যক্ষতাবে উপকৃত হইবে। খরচের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যার যে, ইহাতে ৩৬৩৫০, টাকার প্ররোজন, কিন্ত প্রধানতঃ বেচ্ছাপ্রমের দারাই ইহা সম্পন্ন হইবে।

"গো-মহিষের অত্যাচারে অনেক স্থানে রবিশন্ত উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটতেছে। শন্ত-সংরক্ষণকরে প্রতি প্রামে বেচ্ছসেবক কর্মানল গঠিত হইরাছে। তাঁহারা শৃতন আবাদী কসল রক্ষাকরিবার কর তৎপর রহিরাছেন। ইতিমধ্যে ২৫০০ বিঘা অনাবাদী কমিতে রবিশন্ত ক্ষানো সন্তব হইরাছে। বিতীর্ণ অনাবাদী ক্ষানত রবিশন্ত ক্ষানো সন্তব হইরাছে। বিতীর্ণ অনাবাদী ক্ষান্ত রবিশন্ত ক্ষানো সন্তব হইরাছে। বিতীর্ণ অনাবাদী ক্ষান্ত আবাদযোগ্য করিবার কর সমিতি কলের লাকলের সাহায্য লইবেন হির করিরাছেন। এতর্ছেকেই বিভিন্ন পরিকর্মনা লইরা প্রাথমিক অনুস্থান চলিতেছে। স্থতী থানার হিলোরা ইউনির্মত্ত বংশবাট এবং নাজিরপুর মৌলা মধ্যে প্রার ৪,৭০০ বিঘা অনাবাদী কমি আবাদযোগ্য করিবার প্রচেষ্টা অনেকটা অপ্রসর হইরাছে। অধিক খাল উৎপাদমকার্যাকে ১০০ টাকা করিরা একট পুরকার দেওরা হইবে বলিরা ঘোষণা করা হইরাছে। "

এরণ খাবলখনের দৃষ্টাভ পশ্চিমবদের দিকে দিকে বিস্কৃত

হউক। এই সম্পর্কে মেদিনীপুর উচ্চ-ইংরেকী বিভালয়ের ছাত্ররন্দের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য। ভাহারা সন্ধর করিবাছিল বে বাংসরিক পরীক্ষার পর ভাহারা বাত্তের কসল
গৃহজাত করিবার কার্য্যে সহযোগিতা করিবে। সেই সক্তরাত্ত্রযারী ভাহারা গত ২৬শে অপ্রহারণের প্রাত্তঃকাল হইতে দলে
দলে কসল কার্টার গান গাহিতে গাহিতে সারিবত্ত হুইরা
কান্তে হাতে বানের ক্ষেতে গিরা বেলা ১১টা পর্যন্ত ধান
কার্টিরাছে। উহাদের সহিত বিভালয়ের শিক্ষকগণও যোগ
দিরাছিলেন। তর্মব্যে ৬০ বংসর বয়স্ব সংস্কৃতের পণ্ডিত
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ ভটাচার্য্য মহাশরও ছিলেন।

ছাত্রদের প্রমের বৃল্যবরূপ ১৭৫ টাকা পাওরা গিরাছে। তরব্য করেকজন ছাত্রের বেতন শোবের জ্ঞ ৮৫ টাকা লাগিরাছে। বাকী টাকা দিয়া ছাত্রদের ইউনিক্রম তৈরারী হুইতেছে।

বাঙালী তরুণের নিকট দেশ-মাতৃকা এই সেবার ব্যন্তই প্রতীকা করিয়া আছেন।

#### धारणत मृला त्रिक

গভ মাসের "প্রবাসী" প্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া পশ্চিম-বলের খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের পক্ষ হইতে ও পশ্চিমবল পল্লী-मनन সমিতির সম্পাদক প্রমুখ করেকবন কৃষিবিদ্ ও অর্থনৈতিক विरामस्ख्य भक्त इरेख एव इरेडि विश्वि श्रकामित इरेबाहिल. তাহার মধ্যে ক্রবির ব্যর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ বা হিসাব দেখিতে পাইলাম মা। তাহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঞ্জ সমিতির সম্পাদক জ্রীদেবেক্সচক্র মিত্র একটি হিসাব পাঠাইয়া-(इन। এই शास्त्रत वृत्रात्रित चार्मान्दनत नमप्त এইत्रथ हिनात्वत्र अक्टी वित्नव शक्क्ष चार्छ। अक्टी कथा नका করা উচিত যে. এক জেলায়ই ক্ষেত্রভেদে ও অবস্থাভেদে কৃষির ব্যয়ের ভারতমা দেখা যায়; তাহা ছই-এক টাকার নর। আমরা এই শুরুত্বের বরু হিসাবট প্রকাশ করিতেছি। সরকারী দপ্তর হুইতে আমরা এইরূপ হিসাব পাই নাই বা প্রভ্যাশা করি না। স্বভরাং পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির মত প্ৰতিঠানসবৃহের সাহাষ্য প্ৰাৰ্থনীয়।

#### दगनी क्लांब कानीशाका वाना :

#### বীৰক্ষেত্ৰ প্ৰস্ত : এক বিষা

| (১) एवछी नाकन-( ১५० हिनार्त )  | 2010       |
|--------------------------------|------------|
| (১) वीक शाम २ मन               | ₹8√        |
| (৩) ৮০ বোড়া গোবর-প্ররোগের বরচ | 8          |
| (8) <b>जाङ्</b> यकिक राज्ञ     | <b>4</b> 0 |
|                                |            |

এক বিধা বীককেলের চারা ১৪৷১৫ বিধার রোপন করা

| ৰাম ; প্ৰভৱাং এক বিবাহ শ্বন্ত চালা উৎপাদনে    | র ব্যব্ধ তিব               |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| होका ।                                        |                            |
| আমন কমি: এক বিখা                              |                            |
| (১) ভিনধানা লাকল                              |                            |
| ( ৩০ টাকা হিসাবে )                            | 2010                       |
| (২) রোয়া ৪ জন (প্রতিজ্বন ২, হিসাবে)          | 4                          |
| (৩) নিজান ২ জন ( ,, ,, ১৸০ ,, )               | ৩  ০                       |
| (8) चारेन रीया                                | 21                         |
| (৫) ধান কাটা চার জন (২১ হিসাবে)               | *                          |
| (৬) বহন ও গালা দেওৱা, আড়াই জন                | 110                        |
| (৭) ৰাড়া ভিন ৰন ( ১৸০ হিসাবে )               | <b>¢</b> 10                |
| (৮) চারার ধরচ                                 | 9                          |
| (১) সমির ধারনা                                | 8                          |
|                                               | esno                       |
| নদীরার স্থবর্ণপুর (হরিণঘাটার নিকট):           |                            |
| (১) लाक्न চाরখানি (७/० हिजादा)                | ১২।০                       |
| (২) চারার দাম                                 | 8                          |
| (৩) চারা তুলিরা ক্ষেতে লইরা যাওয়া—           | ~ \                        |
| ছই ৰূপ ১॥√০ হিসাবে                            | <b>৩</b>  ০                |
| (৪) দ্বোপণ চার জন—১॥√০ হিসাবে                 | <b>41</b> 0                |
| (¢) ধান কাটা চার <del>জন</del> —১॥√০ হিসাবে   | <b>61</b> 0                |
| (৬) <sup>*</sup> বান <b>ভাঁ</b> টি বাঁবা একজন | 31 <b>/</b> 0              |
| (৭) বহন                                       | 8                          |
| (৮) মা <b>ড়াই হুই <del>জ</del>ন</b>          | volo.                      |
| (১) ৰাজন, গাদা দেওয়া ছই কৰ                   | ৩০                         |
| (১০) चनरमहन होत्र चन                          | #Io                        |
| (১১) নি <b>ডান ছ</b> ই <del>জ</del> ন         | ঙা০                        |
| -                                             | € 81ø/o                    |
| মেদিনীপুর কেলার পশ্চিম অঞ্চল:                 |                            |
| (১) जान                                       | 5                          |
| (२) वी <del>ष</del>                           | <b>३</b> \<br>२ <b>।</b> ० |
| (৩) লাঙ্গল                                    |                            |
| (८) जानि वंदन                                 | 210                        |
|                                               | <b>₹10</b>                 |
| (¢) রোপণ  -<br>(৬) নিভান                      | <b>4</b> 10                |
| • •                                           | 8/                         |
| (1) ( <b>६१</b> न<br>(५) कॅर्डिक्स ५० सम्बद्ध | ₹ <b>1</b> 0               |
| (৮) <b>আঁটিবছন ও বহন</b>                      | <b>A</b> .                 |
| (১) ৰাজন, মাজন                                | <b>110</b>                 |
| _                                             | o <b>ie</b> v              |
| চৰিবশ পরগুণা রাজ্বরজ্পুর অঞ্লের হিসাব         | 44                         |
| চব্দিশ প্রগণা ভাস্ক ধানার                     | 99                         |

#### ভারতে পাট উৎপাদন

কেন্দ্ৰীর পাট কমিটর যাথাসিক অবিবেশনে সভাপতি স্থার দাতার সিং ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বংসরে ৫০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদিত হুইবার ব্যবস্থা করা হুইতেছে : ··· ১০ লক গাঁইট মেন্তা ও জনাানা প্রকার ভরও উৎপাদৰ कत्रो इरेटन । अरे अनक छेटलबरमाना (म. शक्तिमन्त्र, विद्यात, উড়িয়া ও আসাম এই চারিট পাট-প্রধান প্রদেশ ছাড়াও ত্রিপুরা. कृठिविद्यात्र, छेखत थाएम ও जिवाह्नद्रत भाष्टे छैरभाषन कता হইতেছে। উত্তর প্রদেশে পাট চাষের পরিমাণ ১৫ হাজার বিখা কমি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯ হাকার বিখা এবং উভিয়াৰ ৬৯ হাজার বিঘা জমি হইতে বৃদ্ধি পাইরা ১.৫৩.০০০ বিঘা দাড়াইয়াছে। আগামী বংসরে উত্তর প্রদেশ ও উছিয়ার ষণাক্রমে অতিরিক্ত ১.২৯,০০০ ও ১.৫০,০০০ হাজার বিখা ক্ষমিতে এবং আসামে ৩ লক বিধা ক্ষমিতে পাট চাষ করিবার প্রভাব করা হইরাছে। ত্রিবারুরে পরীকাবুলকভাবে পাট চাষ করিরা অঞ্চল পাওয়া গিয়াছে। সেজন্য সেধানে ৬০ হাজার বিষা অমিতে পাট চাষ করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গে ১৬ লক १১ হাৰার বিধার অধিক পরিমাণ অমিতে পাট চাষ করা ঘাইতে পারে ৷

বীকের উৎকর্ষ সম্পর্কে নিক্তরতা লাভের অন্য সরকারী তালিকাতৃক্ত উৎপাদকদের বারা এবং সরকারী কবিক্ষেত্রে বীক্ষ উৎপাদন করা হইতেছে। অদুর ভবিয়তে বিহারে প্রার ১,২০০টি, আসামে ৫০০টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩০০টি এবং উদ্বিয়ার ২০০টি প্রদর্শনীক্ষেত্র আরম্ভ করা হইবে। বীক্ষ সংগ্রহ ও বাট্তি প্রদেশগুলিতে ও উপরাষ্ট্রসমূহে উহার বন্টনের উদ্বেক্ত কেন্দ্রীর সরকার ৪ লক্ষ্ণ টাকা বরাদ্ধ করিয়াছেন এবং বীক্ষ সংগ্রহের কাক্ষ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইরা গিয়াছে। এদেশে উৎপন্ন পাটের পরিপ্রক হিসাবে "মেন্তা" পাটের উৎপাদম রন্ধির ক্ষন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বর্তমানে পাটকলে পাটের সহিত মেন্তা মিশ্রিত করিয়া সকল পাওয়া বাইতেছে। আশা করা যার বে, তিন লক্ষ্ণ বিবা ক্ষিতে মেন্তা চায় বাক্ষামো যাইতে পারে এবং উহাতে আগামী বংসরে ১ লক্ষ্ণ গাঁইট মেন্তা পাওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য উপারে আরম্ভ এক লক্ষ্ণ গাঁইট বিকর্ম তন্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে।

পশ্চিমবলের পাটের কমি সহতে একটা ন্তন ব্যবস্থার কথা শুনা বাইতেতে। এই প্রদেশের ৬ লক্ষ বিধা কমি, পরে জানিলাম ১২ লক্ষ বিধা, "আউদ" থাল্যের চাষ হইতে লইরা পাটের কমিতে রূপান্তরিত করা হইবে। এই কমি উপরোক্ত ১৩ লক্ষ ৭১ হাকার বিধার অন্তর্ভুক্ত কিনা তাহা জানাইরা দেওরা উচিত। পশ্চিমবলে চালই প্রধান বাজ্পত্ত; এবং সরকারী হিসাবপত্তে ইহা ঘাট্তি প্রদেশ। এই অবহার ১২ লক্ষ বিধা "আউদ" থাল্যের কমিতে বে ৪০ লক্ষ মণ চাউদ

পাওরা যাইত, তাহা এই প্রদেশে উংপাদিত না হইলে, আবার কেন্দ্রীর গবর্নে তেঁর দরকার ভিড় করিরা দাঁড়াইতে হইবে। শোনা যাইতেছে বে কেন্দ্রীর গবন্দে ত এই পরিমাণ চাউল প্রাপ্তি সম্বদ্ধে একপ্রকার জঙ্গীকার করিরাছেন; ৪০ লক্ষ মণ চাউল তাঁহারা দিবেন। অপর দিকে শুনি তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে তাঁহাদের দের খাড়শন্তের পরিমাণ প্রায় অর্জেক করিরা দিরাছেন; গত বংসর দিয়াছিলেন প্রায় এক কোটি দুশ লক্ষ মণ; ১৯৫০ সালে দিবেন প্রায় ৬৭ লক্ষ মণ। ব্যাপরেটা ধোরালো হইরা উঠিতেছে।

#### মৌমাছির চাষ

ভারতবর্ধের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীর রাজ্যে ভার্থনিক প্রভাতে মৌমাছি-পালন কিছুকাল হইতে চলিরা ভানিতেছে। বেসরকারী ভাবে বাংলার কোনও কোনও স্থানে—বিশেষ করিরা থাদি-প্রতিষ্ঠানে মৌমাছির চাষ জনেক দিন হইতে চলিতেছে। ইহার পালন-প্রতি ১৩৪৬ সালের ভালের 'প্রবাসী'তে এক প্রবদ্ধে বিস্তৃত ভাবে ভালোচিত হইরাছে।

গত ডিসেম্বর মাসে সংবাদপত্তে প্রকাশিত রুক্তপ্রদেশ গবর্ষে ত্রের এক প্রেস নোটে জানা যায় যে, উক্ত গবর্ষে তের কৃষি বিভাগ হইতে মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের জন্ত বর্ত্তমানে শিক্ষার্থী জাহ্বান করা হইরাছে। কেব্রুয়ারি মাস হইতে শিক্ষাদান কার্য্য জারস্ত হইবে। শিক্ষাকাল চার মাস। রুক্ত-প্রদেশের অধিবাসী-শিক্ষার্থীর জন্ত এই শিক্ষাকালের এক-কালীন কি ২০ কুছি টাকা এবং বাহিরের শিক্ষার্থীর জন্ত ৭৫ পঁচান্তর টাকা। শিক্ষা অস্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং পরীকার উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে।

বাংলা-সরকারের ক্বয়ি বিভাগ এই কাক আরম্ভ করিতে পারেন যাহা অপর প্রদেশের গবর্মে ক দীর্ঘ দিন হইতে করিয়া আসিতেছেন। বাংলার বিভিন্ন হানে ক্রয়ি বিভাগের ক্ষেক্টি পরীকার্দক ক্রয়িক্তে আছে। মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের ক্লয় এই স্থানগুলি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

বাংলা-সরকারের বনবিভাগ গত জুন মাসে স্থলর বন হইতে কিছু মধু সংগ্রহ করির। উহা বিক্ররার্থ সংবাদপত্তে বিজ্ঞাপিত করিরাছিলেন। স্থলরবন অঞ্চলে বোঁরা দিরা, মৌমাছিকে তাভাইরা, পোড়াইরা, চাক চট্টকাইরা প্রতিবছর প্রপ্রকার মধু বরাবরই সংগৃহীত হইরা থাকে। ঐ মধু সহজ্ঞাপা। আধুনিক প্রতিতে চাষলক নর বলিরা ঐ মধু জল্প সমরে বিক্রত হইরা বাবহারের অন্তুপযুক্ত হইরা বার।

বাংলা-সরকার যদি বৈজ্ঞানিক উপারে নৌমাছি পালনের শিকাদান আরম্ভ করেন তবে একদিকে নৌমাছিগুলি অনর্থক অকাল রত্যু হুইতে বাঁচিয়া বার, অপর দিকে একটি বাভগদার্থ আধুনিক প্রতিতে সংগৃহীত হওরা সহজ্যাব্য হয়। আজ দিকে দিকে 'অধিক খাভ উৎপাদন কর'—এই অভিযান চলিরাছে। মধু একট উৎস্কৃত্ত খাভ। উপরুক্ত উপারে উহা সংগ্রহ করার শিক্ষাদানের অভাবে এই সম্পদ নত্ত হইতেছে। বাংলার কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি।

#### তালগুড় ও থেজুরগুড়

পশ্চিমবদ্ধ সরকার এই প্রদেশে তালগুড়, বেছুরগুড়, নারিকেলগুড় এই তিনটি শিল্পের উন্নতির চেটা করিতেছেন বলিয়া শুনিরছি। আৰু প্রায় আড়াই বংসর হুইতে এই কার্য্য চলিতেছে; তাহার কোন বিবরণ পাই নাই; "হরিজন" পত্রিকার মাধ্যমে তাহা দেখিলাম। এই কার্য্যের জন্ত একজন বিশেষজ্ঞ সংগঠক নিযুক্ত হুইয়াছেন যেমন নিযুক্ত হুইয়াছেন সর্বাভারতের জন্ত প্রাগলানদ্দ নায়েক।

একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে ভারতরাথ্রে প্রায় ৫ কোটি তাল গাছ আছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি গাছ। স্বচ্ছেন্দ বনজাত এই ছইটি গাছ হইতে যে গুড়-চিনির উৎপাদন হইবে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টদ্রব্যের জভাব মিটাইবার জভ উত্তর-প্রদেশ ও বিহারের চিনির কলের ও খান্দিশরী গুড়ের নিকট হাত পাতিতে হয় না, বিরাট ছইটি পল্পীশিল্পও গড়িয়া উঠে; লক্ষ লক্ষ লোকের বেকার সমস্তার সমাধান হয়। ১ কোটি মণ গুড় প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এতদিন তালগুড় শিল্প মাত্র তিনটি কেলার চাল্ছিল।
শিউলী—তালগাছ ও খেজুর গাছ হইতে যারা রস বাহির করে

ক্রের ২া৩ মাস এই শিল্পের দেবার আত্মনিরোগ করিত।

তালগুড়ের মরস্ম আরম্ভ হয় মাথ মাসে, আর শেষ হয় বৈছাঠ মাসে। একজন ভাল কারিগর ১৫টি গাছের রস প্রত্যহ সংগ্রহ করিতে পারে। এই রসে এক মরস্থমে ২২ মণ গুড় হয়। ইহাতে তার ৩০০ টাকা পর্যন্ত নিট আর হইতে পারে। তালরসে শতকরা ১৪ হইতে ১৬ ভাগ গুড় হয়।

বেজুর গুড়ের মরস্ম সাধারণত: আহিন মাসে স্কুল হইরা মাঘ মাসে শেষ হয়। দক্ষ একজন কারিগর ৬০টি বেজুর গাছে রস বাঁধিতে পারে। উহাতে মরস্কমে ২০ মণ গুড় হয়। ধরচ বাদে ইহাতে নিট আর ২৫০ টাকা হইতে পারে। বেজুররস হইতে শতকরা ১০'/. হুইতে ১২'/. ভাগ গুড় হয়।

সরকারের চেঙা সবে যাত্র আরম্ভ হইরাছে। বর্তমানে তাহা তালগুড়, খেকুরগুড়, নারিকেলগুড়, এই তিন প্রকার গুড় শিল্পের উন্নয়ন ও তালমিন্ত্র প্রস্তুত প্রধানীর উন্নততর বিধানের ক্রড গবেষণা—চারিট বিভাগে গঠিত। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই শিকাদান ১২ট কেন্তে আরম্ভ হইরাছিল।

১২০ কন শিকাৰী দাইরা এই ১২টি ভালগুড় শিল্প শিকণ কেল পরিচালিত হইরস্থিল। শিকাৰীদের মাথাপিছু মাসিক ৪০, টাকা বৃত্তি দেওরা হয়। এই ১২০ কম এমিবাসীকে তালগাছ হইতে রস নিকাশন ও গুড় প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওরা ছাড়া ডারমওহারবার মহকুমার ১৫০ জন পুরাতন ভালগুড় শিলীকে উন্নত প্রণালীতে গুড় প্রস্তুতির কৌশন দেখাইরা দেওরা হইরাছে। ১২টি শিক্ষাকেক্সে মোট ৭২০টি ভালগাছ শিক্ষাকার্ব্যের জন্ত লওরা হইরাছিল। শিক্ষোতীর্ণদের মধ্যে জনকরেক একক এবং জনকরেক সমবার পছতিতে গুড় প্রস্তুত করিরা পারিবারিক জার রন্ধি করিতে সক্ষম হইরাছেন।

এই বংসরে (১৯৪৯-৫০) পুনরায় ১২০ বন শিক্ষার্থী লইয়া ১২টি শিক্ষ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। শিক্ষার্থী বৃত্তি এবার মাসিক ৩০ টাকা; তাহা ছাড়া প্রত্যেকে যে গুড় তৈয়ারি করিবে তাহার শতকরা ৪৫ ভাগ সে নিক্ষে পাইবে।

থেন্দুরগুড় তৈয়ারি শিক্ষণ কেন্দ্র ৬টি থোলা হইবে। প্রত্যেকটিতে ১০ কন শিক্ষার্থী লওয়া হইবে।

হন্তচালিত সেনট্রি ফিউগ্যাল যন্ত্র সাহায্যে তালরসের 'রাব' (কোলা গুড়) হইতে তালচিনি ও তালমিশ্রি করিবার পদ্ধতি ত্বই ক্লন অভিজ্ঞ শিক্ষক কেন্দ্রে কেন্দ্রে পুরিয়া পদ্ধীবাসীদের শিক্ষা দিতেছেন। রস হইতে সরাসরি চিনি তৈয়ারীর পদ্ধতিও শিধাইবার চেষ্টা হইতেছে।

মাজাঞ্চ প্রদেশে মুদবিদ্রিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় তালগুড় শিকণ কুল (সেনটাল পামগুড় ট্রেনিং কুল)-এ ১০ জন শিকার্থীকে উচ্চশিকা লাভের জন্য পাঠান হইরাছে। শিকান্তে উহাদিগকে বিভাগীয় কাজে নিরোগ করা যাইবে, আশা করা যায়।

এই বিবরণীতে এই ২।৩ট পল্লী শিল্পের প্রসারের পথে কোন বাধা আছে কিনা এবং তাহা কি. তৎসম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেখিলাম না। একটির প্রতি আমরা মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তালের ও খেলুরের রস আল দিবার আলানী কাঠের অভাব সর্বাপ্রধান বলিয়া অনেকের মুখে শুনিয়াছি। বন-বাদাভ যেরপ ভাবে উজাভ হইয়াছে ভাহার কলে ইহার অভাব পল্লী-অঞ্চলের গার্হস্থা-শীবন বিপন্ন করিয়াছে। রান্না করিবার জন্য পল্লীর গৃহদক্ষীদের কিন্নপ ব্যবস্থা করিতে হয়. গাছের ওকনা পাতা, বানের তুষ, গোবর পুড়াইয়া স্বামী-পুত-খন্তর-শান্তভীর সামনে আহার্য্য দ্রব্য ধরিতে পারেন, তাহার লাখনা অভিজ্ঞ লোকে ভানে। শহর-অঞ্চল কয়লা আসিয়া এই যন্ত্ৰণার কৰ্ষিৎ লাখৰ হইরাছে: কিছু পলীগ্রামের এই নিদাৰুণ অভাবের কথা কেহ ভাবিতেছেন কিনা, তাহার কোন পরিচর পাই নাই। স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থোপার্জনের কোন रावशारे भन्नी-सकलात मिरक.मु मिता कता हरेराज्य ना। অৰ্চ গাৰীলী প্ৰাম-কেন্দ্ৰিক সভ্যতা গঢ়িয়া তুলিতে আলীবন চেঙা করিরাছেন। আর. ভাষরা সকলেই তাহার আদর্শের উপাসক।

#### শাসনকার্য্যে ব্যয়বাহুল্য

প্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যথন ভারতরাট্রের গবর্ণর-কেনারেল ছিলেন, তথন কেন্দ্রীর মন্ত্রিসভা একটি কমিটি নিরোগ করেন রাট্রের শাসনকার্য্যে যে ব্যরবাহল্য দেখা দিরাহে, তাহা কাটিয়া-ইটিয়া নৃতন ব্যবহা করিবার জন্ত। এই কমিটির অহুসন্ধানের কলে তাঁহাদের রিপোর্টে আমরা অনেক নৃতন কথা শুনিতে পাই। গত ২১শে অগ্রহারণ ভাহা চুক্করূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইরাছিল।

উচ্চপদস্থ কর্মচারিরন্দের মাহিনা বিদয়টেরূপে (fantastic) বাভিয়াছে। এই অভিযোগ প্রমাণ করিবার ভক্ত কমিট विशादन-वाण-मजीव निक्य मूजी (private secretary) একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন:৮০০১ টাকা বেডনে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে नियुक्त कরা হর: ১৯৪৮ সালের কেব্রুরারি মাসে তাঁহাকে আঞ্চলিক খাছ কমিশনাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়: বেতন তাঁহার ১,৮০০১ টাকা। পশুবিদ্যার একজন অব্যাপক ২৮০, টাকা বেডমে প্রথম নিযুক্ত হন ; তাঁহার পরের পদলাভ হর, ১৯৪৬ সালের জামুরারি মাসে ৬০০ টাকা বেতনে: পদের উপাধি পশু-শক্তির সন্থ্যবহার বিষয়ে সহকারী পরামর্শদাতা (Assistant Cattle Utilization Adviser): ১৯৪৮ সালের মার্চ মালে ঐ বিভাগেই ডেপটি পরামর্শদাভারূপে তাঁহার বেভম (मधा याय-- 5.300, bाका। अब छेभन मार्ग छाछा, खमरनङ ব্যয় বিশেষ ভাতা প্রভৃতি নানা ভাতা আছে। সেইৰভই দেখিতে পাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরন্দেরও বেতনের পরিমাণ ৬ কোট ৭১ লক্ষ ৪১ হাকার টাকার কিঞ্চিদ্ধিক: নানাবিধ ভাতার পরিমাণ ৩ কোট ৯৩ লব্দ ৩৫ হাতার **है।कात किक्विविक । এই द्वर्श ना इहेटन नाकि श्रम्बद्याण** রকা পায় না। অব ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর বোষণা।

#### বাঁকুড়ায় পল্লীসংগঠন

এই জেলার কাপিপ্তা থামে একট পদ্ধীসংগঠনের কেন্দ্র ছাপিত হইরাছে। ঐ গ্রামেরই কর্মী ঐজনাদিনাথ গোষামী এই কার্ব্যে অঞ্জী হইরাছেন। ভারতবর্ধের নানা ছামে গঠনকর্দ্ধের পরিচয়লাভ করিয়া তিনি এই কর্দ্ধে হাভ দিরাছেন বলিয়া ভনিতে পাই। এই কার্ব্যে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে সাধকোচিত মনোভাবের প্রয়োজন। ভারতের ৬ লক্ষ গ্রামের বুকে বে ভামসিকভার পারাণ প্রায়্ন জনত হইয়া বসিয়া আছে, তাহা সরাইতে হইবে। ভাহাই হইবে সর্ক-প্রথম কার্য্য।

জনাদিনাথ আরম্ভ করিরাহেন একট বালিকা বিভালর ছাপন করিরা। বর্তমানে শভাবিক হাত্রী হইরাহে। মনে হর কটেপটে চলিতেহে; গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিরা এবনও সাড়া পাওরা যার নাই। তাহার পর ম্যালেরিরা নিবারণের প্রশ্ন। "সারধি" প্রিকার ২৪শে পৌষ সংখ্যার এই বিষরে জনাদিনাথের একথানি পত্র প্রকাশিত হইরাছে। তাহা পাঠ করিলে অবস্থার গুরুত বুবা বাইবে:

"আমাদের গ্রামে প্রায় ২।৩ হাজারের (বরং বেশী) লোকের মধ্যে কেহই এ বংসর ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা পার নাই, সকলেই ২।৪ বার করিয়া অর ভোগ করিতেছে। গ্রামে মাত্র একটি ভাক্তার, তাঁহাকেই প্রায় ৩০।৩৫খানি গ্রামের চিকিৎসা করিতে হয়। এই গ্রামেই প্রায় সব সময়ে প্নর-ধোল শত রোগী বর্তমান। সামান্য কুইনাইন, প্যালোড়িন ইত্যাদি পাওয়া বিশেষ শক্ত যাকে বলে স্কর্লভ, তার উপর প্রাণপ্র। দেশবাসী যেন ভাক্তার দেধাইতে দেধাইতে সর্ব্বান্ত হইতে চলিয়াছে। আমি ছই বার অর ভোগ করার পর আবার এই সাত-আট দিন অর ভোগ করিতেছি।"

#### ভারতে ইংরেজ বণিক

ভারতবর্বে বিদেশী মূলধন কি পরিমাণে ও কি সর্প্তে ৰাটাইতে দেওৱা যায় তাহা লইয়া দীৰ্ঘকাল যাবং বিতৰ্ক চলিতেছে। বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধেই দেশের লোক অভিমত ध्यकान कतिशाह अवर हेटा नहेश (कन्त्रीश वावश्र-भतिशाम वह তিক আলোচনাও হইরাছে। জনমত এ বিষয়ে এত তীত্র হুইয়া উঠিতেছিল যে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বিলাতী কোম্পানীগুলির অধিকার সংরক্ষণের জন্ত দশট ৰারা সংযোজিত হয় এবং উহা লইয়াও কেন্দ্রীয় পরিষদে তুমুল বিতর্ক হয়। দেশ বাধীন হওয়ার পর প্রথমটা বিদেশী ৰুলধনের বিরুদ্ধেই জনমত তীত্র হয়, ভারত-সরকারের কর্ণ-ৰারেরাও ঐব্ধপ কথাবার্তা বলেন। কিন্তু ভারতবর্বের কমন-ওরেলথ-প্রবেশের পর অকমাং এ বিষয়ে মোড় ফিরিয়াছে এবং বিলাতী वृत्तवन जामनानीए उरमाद मिख्या दरेए हा পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে বিলাতী ও দেশী কোম্পানীতে কোন প্রভেদ করা হইবে না এবং বিলাতী কোম্পানীগুলি তার পূর্ণ হুষোগ গ্রহণ করিতেছে।

দেশ ও বিলাতী কোম্পানীতে একটা খুব বড় পার্থক্য আছে। তবু ডিভিডেণ্ট দেখিলেই চলিবে না, এখানে উচ্চপদে কর্মচারী নিয়োগ, কণ্ট্রাক্ট, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির প্রভিও বিশেষ বৃষ্টি দিতে হইবে। বিলাতী কোম্পানীতে এই তিন দিক দিয়া ইংলওে টাকা পাঠাইবার খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়। বিলাতী এবং ম্যানেনিং এন্দেলি পরিচালিত ব্যবসার বৃলম্ব্রে এই ষে কোম্পানীর বর্মচ উহাদের লাভ; ডিভিডেওের উপর উহাদের বুটি থাকে মা। উহাদের প্রধান সক্ষ্য বন্ধন কর্মচারীদের বেতন, কণ্ট্রাক্ট, বাঁচামাল ও বন্ধণাতি ক্ষয় এবং পণ্য বিক্তবের বালালী, ডিবেঞ্চারের মুল ইত্যাদি। এগুলির সবই দেখান হয়

কোম্পানীর বরচ। তার উপরও লাভ বাকিলে ভিভিডেওর ভাগ আসে, না আসিলে ক্ষতি নাই। এই ব্যবহার একটা আর্ল পরিবর্ত্তন আবশুক। য্যানেবিং একেলির প্রতি ভারত-সরকার দৃষ্টি দিরাছেন কিছু বিলাভী কোম্পানীর বরতের দিকটার তাঁহারা এবনও দৃষ্টি দেন নাই। গত এক বংসরে ভারতের বিলাভী কোম্পানীগুলিতে কতগুলি করিয়া মৃত্যু ইংরেক কর্মচারী আসিয়াছে ভার হিসাব লইলেই অনেক ব্যাপার প্রকাশ পাইবে। এবিষয়ে সম্প্রতি 'রুগবানী' পত্রিকার যে প্রবন্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে উহার সায়াংশ নিয়ে দওয়া গেল:

"ভারত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা দিবসকে ঠাটা করিরা বিলাতী কাটুনিষ্ট লো সাহেব চার্চিলপছীদের সংবাদপত্ত 'ইন্ড্ নিং ষ্টাণার্ডে' কাটুন দিরাছেন যে কমনওরেল্থের অন্তর্ভুক্ত ভারত রিপাবলিকে ইংরেক ও ভারতবাসী বাহতে বাহু বাঁথিয়া নৃতন ভাবে যাত্রা স্কুক্ত করিরাছে, করেক মাস আগে ভিন্সেন্ট সী'ন আমেরিকার 'হলিডে' পত্রিকার লিখিরাছিলেন যে ভারতবর্ষ কমনওরেল্থে প্রবেশের পর বোঘাই এবং কলিকাতার ইংরেকদের দিন কিরিরা গিরাছে, তাদের অবস্থা এখন আগের চেরেও অনেক ভাল। সংসারে দারিত্ব নাই ক্ষমতা আছে, পরসার বেলার নিক্তে, ছুর্ভোগের বেলার অন্তে, এটা অতি লোভনীর জিনিস। ভারতে ইংরেক আগমনের আরক্তে কোম্পানীর জামলে এই অবস্থাইছিল, জামাদের রাষ্ট্রনারকদের অভিরিক্ত ভন্ততার দক্ষন আবার সেই অবস্থা কিরিয়া আসিতেছে।

"সাহেবদের কপাল কিভাবে ফিরিয়া গিয়াছে, চট, কয়লা, চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, বহির্জাণিক্য প্রভৃতিতে তাহার বহু দৃষ্টাছ আছে। আপাততঃ কেবল চটকল হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। বাবীনতার পর সাহেবরা মীতিমত চমকাইয়া গিয়াছিল, অনেকে অতীত হছার্ব্যের শাভির ভয়ে পলাইয়াছিল এবং বাহারা এখানে রহিয়া গিয়াছিল তাহারাও ভয়ে ভয়ে ভারতীরদের খাতির বছু আরভ কয়িয়াছিল। ভারতবর্ব কয়ম-ওয়েলবে প্রবেশের পর আবার ইহারা পূর্ব্য বৃত্তি ধয়িয়াছে এবং ভারতীরদের মুবের উপর হুই হাতের বছাকুঠ শাভিয়া মেকাক দেখানো রক্ত করিয়াছে।

"বাংলাদেশের চার পাঁচটি চটকল ছাড়া সমন্তগুলি ইংরেজ 
ম্যানেজিং একেণ্টদের অধীন। এই সমন্ত মিলের ম্যানেজার 
এবং এসিঙাণ্ট ম্যানেজার সকলেই ইংরেজ। বুর্ন্নের সমর 
ইহাদের জনেকে কন্জিণসনে চলিরা বাওরার কতকগুলি 
মিলের এসিঙাণ্ট ম্যানেজার পদে ভারতীর নিরোগ করা হর। 
বুর্ন্নের সমর বর্ধন ডাজের চাপ জভাবিক এবং দারিত্ব ও 
অস্থবিধা সবচেরে বেশী ভবন ইহারা সম্পূর্ণ দক্ষভার সহিত 
কাজ করিরাকেন। ভাবীনভার পর ইহাদিগকে পাকা করি-

বার কথা চলিতেছে এমন সময় ভারতবর্গ কমনওরেলথের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং ইহাদের কপাল পুড়িল। —আট বংসর বাহারা দক্ষতার সঙ্গে কাল করিয়াছেন নির্দিক্তার চিছে ইংরেজ ম্যানেজিং একেন্টরা তাহাদিগকে 'ইনএফিসিবেন্ট' আখ্যা দিরা ছ'ড়িয়া কেলিয়া দেওরার সাহস পাইল।

"এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের বেতন আরম্ভ হর ১০৫০ টাকা हरेट : वरमदा ४० छोका वाए अवर छई भीमा नात्य ১२४० টাকার মত হইলেও কার্যত: উহা বাড়িয়াই চলে। ইহার উপর আছে ২০০ টাকা ডি-এ, প্রোডাকসন বোনাস, বিনা-ভাড়ার আসবাবপত্রসন্ধিত চমংকার বাড়ী, কোম্পানীর খরচে ৬৪ টাকা বেতনের একজন বেয়ারা ইত্যাদি। সন্ধ্যাবেদা আলো ছালিবার সময় ক্যাক্টরীতে থাকিলেই এক গিনি ওভার-টাইম। মাসে প্রায় হাজার হুই আড়াই টাকা প্রথম হুইতেই ইহাদের প্রত্যেকের পিছনে কোম্পানীর খরচ হয়। বিনা পরসার চিকিৎসাও ইহাদের প্রাপ্তি তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ডাক্সার স্থপারিশ করিলেই হিল ষ্টেশনে গিয়া কোম্পানীর খরচার ইহারা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে, যাতায়াতের সেকেও ক্লাস ভাড়া এবং হোটেলে থাকার ব্রন্ত দৈনিক দশ টাকা পার। পুরা বেতন তো আছেই। ভারতে আসিরা হিন্দী শিবিবার জ্ঞা সপ্তাহে এক শত টাকা করিয়া মাষ্টারের পরচ পার। ছুটিও ভালই মিলে। বছরে এক্ষাস ছুটি তো আছেই, তত্বপরি তিন বছরে একবার পুরা বেতনে দেশে যাওয়ার জন্ম ছয় মাস ছটি এবং সপরিবারে যাতায়াতের ভাভা পায়। গ্রাচুইটি, প্রভিডেণ্ট ফাঙ প্রভৃতিরও ভাল ব্যবস্থা व्याद्य ।

"এদের কণ্ঠ খুব ভাল ক্লাব আছে। সেখানে ভারতীয়
এসিঙাট ম্যানেকারদের প্রবেশ নিষেধ। ভারতীয় এসিঙাট
ম্যানেকারদের যে অল্প করেককন মুখের পর অবশিষ্ট আছেন
উাদের কোরাটার্স দেওরা হয় না, সাহেবদের বাজী খালি
থাক্লিলে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হয়, তব্ ইঁহারা পান না।
এঁরা বেতন পান সর্বপ্রকার ভাতা সমেত সাড়ে তিন শত
বা চার শত টাকা, ডি-এ বেতনের শতকরা দশ টাকা। ব্যস
এই পর্যান্ত ভারতীয় এসিঙাট ম্যানেকারদের প্রাপ্তি। মেডিকেল
সার্টিকিকেট ছাড়া ছুটি নাই। বালী মিলে সাহেবদের কণ্ড
পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যরে সুইমিং পূল তৈরি হইতেছে।

"এই গেল ছোট সাহেবদের ব্যাপার। বড় সাহেবদের বলোবত আরও অনেক দরাক। কর্ক হেতারসনের বালী নিলের বড়সাহেব ফট-কার দেশে গিরাছেন, তিনি যাওরার সমর বেতন ছিল গাঁচ হাজার, কমিশন পোনে ছই লাখ, বিরাট কোরাটার্স, তাঁর ১৮ট লারোরান, ২৪ট মালী। ২২ট ভূত্য তাঁর ক্রমান খাটত। ক্লিকাভা হইতে লরী করিরা তাঁর বড় পরিকার কল বাইত।

"এই রাজসিক বিলাসের খরচ দের কে? সমন্ত খন্নচ कान्भानी (मझ, अबार अरमेमाझ, क्का अवर अवर्गत्म छिम পক্ষের বাড় ভালিরা টাকাটা আসে। বরচটা উৎপাদন ব্যৱের মধ্যে ঢোকে, উৎপাদন ব্যন্ন বাছিলে দাম বেশী পছে, ক্ষেতার **ক্ষতি হয় : পড়তা বেশী পড়িলে লাভ রাধা কঠিন হয় : ইহাতে** ज्यनीपादतत्रा मजारत्म अवर भवर्गसण्डे हेगात्त्र विकेज इत्र । अरे इरे (यत श्रि गातिकः अविषेत्र कान मतम नारे, कातन খরচের খাতার মোটা মোটা টাকা লিখিয়াই ইহারা অকল টাকা বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে। অনাবশ্রক ভাবে বছ সংখ্যক সাহেব নিয়োগ করিয়া এক দিকে টাকা বাহির হইতেছে, অপর দিকে বাহির হইতেছে মিলের সমস্ত মাল বিলাতী কোম্পানী হইতে কেনায়। ইহাদের Appointment এবং Store purchase policy উৎপাদন ব্যৱ - इकिन थवान कावन। **এই छूटे**िए एवं हेटाएम नवरहरत वर नाज। वालान नैरंहे कान्यानीत लाक्यान मान्यहाल देशालय कि মাত্র যার আসে না, কারণ ব্যালাল শীট তৈরির আগেই লাভ-লোকসানের খতিয়ানে খরচের খাতে যা কিছু আদারের দরকার তাহার ব্যবস্থা হইরা যার।

"আড়াই হাজার টাকার সাহেব এসিষ্টাণ্ট ম্যানেকার এবং চারশত টাকার দেশী এসিষ্টাণ্ট ম্যানেকার যদি একই দক্ষতার সহিত কাজ করে তবে ঐ সকল পদে ভারতীর নিরোগ করিলে একটা বিরাট ধরচ বাঁচিরা যার। যে সব সাহেব এ দেশে আসে তাহাদিগকে টেকনিশিরান বিনরা জানা হর কিন্তু বন্ধত: ইহারা টেকনিকের ট-ও জানে না। কারধানার দেশীর মিগ্রীদের নিকট হইতে যেটুকু পারে শিখে। যে কাজ ইহাদের করিতে হর তাহাতে টেকনিশিরানের কোন দরকারও নাই। অনেক টাকা ইহাদের মারকত বিলাতে পার করিতে হববে বলিরা ইহাদিগকে গাল ভরা মন্ত মন্ত 'ডেজিগ্নেশন' দেওরা হর। জাসলে ইহারা সতেরো আঠারো বা বিশ বছরের বালক ভিন্ন জার কিছু নর। প্রত্যেক মিলে এরশ ১০া১৫টি করিরা আমদানী হইতেহে এবং প্রার শতবানেক মিল আহে।

"এই সমন্ত খেত হতী পুষিতে এই ভাবে ছই দিক দিয়া ভারতবর্বর লোকসান হয়। সম্প্রতি এই অপচয় ধুব বেশী বাভিয়াছে। আগে ধুব বড় ম্যানেশিং একেলি হাউসেও এক যোগে দশ-বারো জনের বেশী ইংরেজ অকিসার বাকিত না এবন সেবানে শতাববি আসিরাছেন। নটন জোল, উইল, কিনি প্রভৃতি সুপরিচিত পুনিস অকিসারেরা সাড়ে তিন হাজার চার হাজার টাকা বেতন এবং নানারুণ অতিরক্ত প্রাপ্তি ও সুবিবা পাইরা ইংরেজ ম্যানেশিং একেলি হাউসগুলিতে চাকুরিতে আসিরাছেন। এই বিরাট টাকা ভারতবর্ব ছইতে বাহির ছইরা বাইতেছে। ভারতবর্ব ববন ইট ইতিরা কোম্পানীর

আৰীনে হিল তৰন এই ভাবে টাকা বাইত, এবনও ঠিক সেই ভাবেই অনুভ শোষৰ স্কুল হইলে তাহা যে তথু সজ্জার কথা হুইবে তাহা নহে, ভ্রের কথাও বটে।"

#### কাশ্মীর ও পণ্ডিত নেহরু

নয়া দিলীতে গত সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেহকু কাশীর সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাৰ ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা ধুব সমরোপযোগী হইয়াছে। কাশীর সম্বন্ধে পাকিস্থানের প্রহ্মরাছে। কাশীর সম্বন্ধে পাকিস্থানের প্রহ্মরাছে। কাশীর স্বন্ধে পাকিস্থানের প্রাণ্য এই কথা সমানে বলা হইতেছে। পাকিস্থানের অভায় দাবি এক শ্রেণীর ইংরেজ ও আমেরিকান পত্রিকা প্রথম হইতে সমর্থন করিয়া আসিতেছে। সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেহকু সে বিষয়েও তীত্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের ক্রবাবে ঢাকার 'আকাদ' পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য (২৫লে মাধ্য) বিশেষ প্রণিবান্যোগ্য বলিরা উহার সারমর্শ্র নিয়ে প্রদন্ত হইল:

"ভারত-সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও ভুনাগড়ের ব্যাপার আর ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। छ। हाराज बाह्य विष्यां या यह विष्यां विषया अवस्य তাঁহারা এরণ আশা করিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত দেশগুলি **अयरक रेडेरबाश-चारमित्रकात मक्किश्रामितक कित्रमिनरे चक्कार्त** রাধা যাইবে। চেষ্টার ত্রুটি অবশ্ব তাঁহাদের দিক হইতে হর নাই: কিছ ছাই চাপা দিয়া বেমন হীরক ঢাকিয়া রাখা যার না, সভাও ভেমনি মিধ্যা প্রচারের ধ্যকাল ভূলিয়া চিরকাল ঢাকিয়া রাখা চলে না। সম্রতি উপরোক্ত দেশগুলি সম্বন্ধে যাহা বাঁটি সভ্য তাহা ইউরোপ-আমেরিকার জনসাধারণের গোচরীভূত হইরাছে। কাভেই বিলাতের "ইকনমিপ্ত". **"টাইমস" ও "শেক্টে**টার" এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "নিউইম্বর্ক টাইমসে"র মত শক্তিশালী সংবাদপত্রগুলিও কাশ্মীর ও হায়-দরাবাদে ভারতের আচরণ সম্বন্ধে তীত্র মন্তব্য করিতে বাঁধা ছইয়াছেন। বিলাভী পত্ৰিকাণ্ডলি যে সব মতামত ব্যক্ত করিয়াছে তাহা মোটেই ভারতের মন:পুত হয় নাই। "নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা ছার্থহীন ভাষার কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতকে দোষী করিরাছে। পত্রিকাট বলিরাছেন: "ভারতই সালিশীর প্রভাব প্রত্যাখ্যান করিতেছে। কারণ ভারতের উব্দিরে আৰম বলিয়াছেন, 'এরপ ব্যাপারে সালিনী চলিতে शादा ना।' काष्करे वाहित्तत्र लाएकता यनि मत्न करत् (य. ভারতের দাবি এ ব্যাপারে অত্যন্ত চুর্বাল বলিয়াই সে সালিশীর প্ৰভাব মানিরা লইতেছে না, তবে ভারত তাহাদিগকে দোষ षिट्य भारत मा।

"অতঃগর কাদ্মীরের ঘটনা সহকে আলোচনা করিতে গিরা প্রিকাট বলিরাছেন বে, ভারত হারদরাবাদ দবল করে এই চুক্তিতে বে, সেবানকার অবিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক হিন্দু। আবার কাশীর কুকিগত করিতে চাহিতেছে এই বুক্তিতে বে, কুগণনকার শাসক হিন্দু। ইহা হইতে মনে হয়, ভারত সব দিক হইতেই সমান স্থবিশা ভোগ করিতে চাহিত্তিছে।

"পত্রিকাটির এই আলোচনা দৃষ্টে বনে হয়, ভারতের উব্দিরে আৰম ধুব ৰাঁকৰমকের সহিত আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াও বিশেষ স্থবিধা করিতে পারেন নাই। তাঁর বোৰ হয় ৰারণা ছিল যে, মার্কিন হুক্তরাষ্ট্রের অবিবাসীদিগকে লখাচওড়া গোম্বেলসী ধরণের বক্তৃতা দারা আরও কিছুকাল বিভ্রাম্ভ রাখা চলিবে। তাঁহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের প্রধান উদ্বেষ্ঠও সম্ভবত: ছিল তাহাই, কিন্তু তা সম্ভব হয় নাই দেখিয়া নেহরুকী ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর এক সাম্প্রতিক ' সাংবাদিক বৈঠকে ভিনি চড়া কঠে বলেন যে, নিরাপতা পরি-यरमत देवर्रकत आकारण कागीत मध्य देवरम्भिक मश्वाप-পত্রগুলি যে 'প্রচার' জারম্ভ করিয়াছে, তাহা নিতান্তই ভারতকে চাপ দিবার ভক্ত। অতঃপর তিনি বলেন যে. কাশ্মীর সম্বন্ধে গত ছই বংসর ধরিয়া তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, ভাহা তাঁর মতে সম্পূর্ণ নিভূল। কাকেই তিনি খোষণা করেন যে, যাহা কিছুই আফুক না কেন, ৰুশ্ব ও কাশ্ৰীর সহজে তাঁর অহুসত নীতি তিনি এতটুকুও পরিবর্ত্তন করিবেন না, এক্স্ত তিনি গার সমস্ত সুনাম পর্যান্ত বিসর্জ্জন দিতে রাজী আছেন।

"কলিকাভার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা পণ্ডিত নেহরুকে একবার 'impetuous pundit' অর্থাৎ 'অস্থিরমতি পণ্ডিত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। উপরোক্ত সাংবাদিক বৈঠকে . তিনি যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে মনে হইল 'ঠেটস-ম্যান' পত্তিকার নামকরণ সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার অন্থির मिखिएकत मुक्तभ जामारम्ब जवके युविवारे बरेबार्ट. किन्नरे রাধিয়া ঢাকিয়া বলিবার আর্ট পণ্ডিভনী ভানেন না বলিয়া উত্তেজনার মুখে তাঁহার বক্তব্যের বুলি হইতে বিভাল ছানা সহকেই বাহির হইয়া যায়। এবারও হইয়াছে ভাহাই। উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি হুনিক্সর লোককে জানাইরা দিয়াহেন যে. কাশ্মীরে তিনি বিগত হুই বংসর ধরিয়া যে নীতি অন্থসরণ করিরা আসিতেছেন ছনিরা এক দিক হইলেও ভার এক্ চলও পরিবর্ত্তন হইবে मা। এ ব্যাপারে তিনি নির্ভুল। বলা বাহল্য, তাঁহার এই খোষণার পর নিরাপতা পরিষদে বা ছনিয়ার অপর কোন রাষ্ট্রের এ ব্যাপারে কোন কিছু করার থাকে না ; কারণ নিজের অহুস্ত নীতি যিনি কোনজ্ঞমেই পরিবর্ত্তন করিবেন না, মধ্যস্থতা, সালিম প্রভৃতির প্রভাব করিরা তাঁহার নিকট হইতে কোন স্থকল লাভের আশা নাই।"

গত ৬ই কেন্দ্ররারী রাওলপিতিতে পাকিছানের প্রধান মরী মি: নিরাকং আলি বাঁ বনিরাহেন 'ভারত বুরের ছড প্রস্তুত ভইতেছে। ভারতের অদ্রাদি নির্দ্ধাণের বিরাট বিরাট কারধানাগুলিতে দিবারাত্র কান্ধ চলিতেছে এবং ভারতীয় দৈলবাছিনীতে পুরাদমে লোক ভর্তি চলিতেছে। কিন্ত বত বড ত্যাগ স্বীকারই করিতে হউক না কেন আমরা কোনমতে ভারতকে অন্ত্র বলে কান্দীর দখল করিতে দিব না।" ইহার ছুই এক দিন আগে পশ্চিম পঞ্চাবের গবর্ণর সন্ধার আবছর রব নিভার বলিয়াছেন, "কাশ্মীর সম্পর্কে অমমত পাকিস্থান সরকারের সম্পূর্ণ বিদিত। কাশ্মীর পাকিস্থানের এবং এ বিষয়ে ভারতের সহিত কোনরূপ আপোষ করা হইবে না।" অপচ এ দিকে ভারতের প্রেসিডেণ্ট তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হুদ্ধ চায় না এবং সতাই যে চায় না তার প্রথম প্রমাণ স্বরূপ এ বংসরেই ভারতের সামরিক বরাদ কমাইয়া দেওয়া হইবে। পাকিস্থানী নেতাদের এই শ্রেণীর প্রচার কার্য্যে পাকিস্থানে এমন একটা ধারণার স্ষ্টি হইরাছে যে ভারত পাকিস্থানের শত্রু এবং ইহারই ফল হইতেছে হিন্দুদের উপর আক্রমণ। মুদ্রামূল্য ব্লাসের ব্যাপার এই ডিব্রুতাকে তিব্রু-তর করিয়াছে এবং যে সমস্তা কাশ্মীর লইয়া জটল হইয়া উঠিয়াছে তাতা ভটলতর তইয়াছে। পাকিয়ানের সঙ্গে কোন মীমাংসার কার্যাই সম্ভব হুইতে পারে না যতক্রণ না পাকিস্থান অভার ও অসঞ্চ দাবি ছাড়িয়া ন্যায় ও যুক্তির পথ ধরে। তাহা না করিয়া কেবলই বল প্রয়োগের আক্ষালন করিতে পাকিলে বল প্রয়োগই তাহার একমাত্র প্রত্যুত্তর হইতে বাধ্য।

#### শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের এক অধ্যায়

কলিকাতা নগরীতে তাঁহার ক্ষেণ্ডেনের উচ্ছােগ বাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা শ্রীজরবিন্দের বছমুখী বিপ্লবী জীবনের সমাক্ পরিচর দিতে চান নাই বা পারেন নাই। এই উৎসবের উচ্ছােগ-আরাজন দেখিরা মনে হর যে, রাজনৈতিক চিন্তানারক ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তক শ্রীজরবিন্দ ঘােষের কর্মমুতি দেশবাসীর মন হইতে মুছিয়া কেলিবার ুচেটাই তাঁহারা ক্রিতেছেন। এই চেটার উদ্ভেশ্ন ও সার্থকতা কি তাহা জামরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। উৎসব উপলক্ষে যে বক্তাদি প্রদন্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রীজরবিন্দ খােষের প্রাকৃ-পভিচেরী জীবনের কোনই পরিচর পাওয়া বায় না।

দৃষ্টাছবরণ ছ্'একটা তব্যের উরেপ করিতে চাই। দৈনিক সংবাদপত্তে এই উংসব উপলক্ষে যে সব প্রবন্ধদি প্রকাশিত হইরাছে, তাহার কল্যাণে একটা বারণার স্টি করা হইরাছে বে অরবিন্দ ১৮৯৭-১৮ সালের পূর্কে বাংলা ভাষা আনিতেন না; দীনেক্স রার মহাশ্বই তুঁাহাকে. তাঁহার মাড্ডাষা শিবাইরাছিলেন। কিছু এই কথা অতি অল্পসংব্যক বাঙালী আনেন বে ১৮৯৪ সালের ১৬ই জুলাই তারিব হইতে বোহাই নগরীর "ইন্পুপ্রকাশ" নামক প্রিকার অরবিন্দ ঘোষ ব্যক্তিক সহত্তে সাভটি প্রবন্ধ লিখিরাছিলেন; শেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হল ২৭শে আগই তারিবে। এই প্রবন্ধতাল পাঠ করিলে ইহা প্রমাণিত হর যে, অরবিন্দ বিষমগুগ, তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুগের সকল বাঙালী সাহিত্যিক ও চিন্ধানারকের চিন্ধানারার সহিত স্ন্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। অফ্লাদের মাধ্যমে সে জান অর্ক্ষিত হয় লাই; এই সব সাহিত্যিকের পূন্তকাবলী সেই সমন্ন এবং এখনও অতি অল্পসংখ্যকই অন্ত ভাষার অম্বাদ করা হইরাছে। প্রার্থ সেই সমরেই ঐ পত্রিকা-ভন্তে কংগ্রেসের ভদানীন্তন নীতি ও উপায় সম্বন্ধ অরবিন্দের করেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রকাবলীতে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের বিক্লছে কঠোর সমালোচনা করা হয়।

এই প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিলে অরবিন্দ-কীবনের প্রায়
এক অজ্ঞাত অধ্যার দেশবাসী কানিতে পারিত; তাঁহার
কীবনের গতিকোন্ পথে চালিত হইতেছে, কোন্ পরিণতি
লাভ করিরা তাহা সার্থক হইবে তাহা আমরা বুবিতে
পারিতাম। কেন যে উৎসব-সমিতি এই চেটা করিরা
আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিলেন না, তাহা অবোধ্য রহিরা
গেল। মানবের কীবন খণ্ডিত করিরা দেখিলে তাহার প্রকৃত
মাহাত্ম বুবা যায় না। অতীত বর্তমান এক হত্তে বাঁশা।
এই কথা মনে থাকিলে প্রীজরবিন্দের কীবন ও অরবিন্দ বোষের
কীবন পৃথক করিরা দেখাইবার চেটা হইত না; অরবিন্দ
বোষের কীবনকে বিস্থৃতির কোটরে ঠেলিয়া দিয়া, প্রীজরবিন্দের
কীবন লইরা এরুপ ভাবে মাতামাতি করিবার চেটা হইত না।

#### এশিয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি

মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকগণ ও সাংবাদিকগণের वक्छा ও लেथा পঢ়িয়া আমাদের মনে এই বারণা वस्त्रुल হইতেছে যে, তাঁহারা কানেন না কি করিয়া তাঁহাদের শক্ত ক্ষ্যুনিক্ষের বা একনায়কডের (totalitarianism) আক্রমণ প্রতিরোধ করিবেন। চীনদেশে কয়েক শত কোট চাকা ব্যয় করিয়া, চীনের জাতীয়তাবাদী নেড়বুন্দকে অঞ্চলত্র দিয়া সাহায্য করিয়া তাহারা দেখিয়াছেন সবই ব্যর্থ হইয়াছে। প্রায় হর মাস পুর্বের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব ভীন একিসন একবানি ১,০০০ পৃষ্ঠার বই রাষ্ট্রপতি উ্ম্যানের নিকট দাখিল করেন। তাহার দেশের সমরনায়কর্গণ ও কুটরাজনীতিকগণ এই ব্যর্শতার কারণ সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করেন, ভাছা बरे वितार पूछरक मध्यह कता हता। बरे पूछरकत बरे मव মতামত বিচার করিয়া ডীন একিসন তাঁহার নিজের সিদার हे मानिक बानारेका (बन। त्रहे छेनलक छिनि वालन, **हीत्नत ११-मन (व এमन कतिया क्यानिक्स्मत पिरक वृंकिया** পখিরাছে, তাহার একমাত্র কারণ কেনারেলিসিমো চিরাং কাই-শেকের অধীনে বে রাষ্ট্রব্যবস্থা চলিতেছিল তাহার চড়াছ ব্যর্ণতা; নতুবা এমন করিয়া তাঁহার অধীনত সৈত-সামত ब्रुकाई थरण जवनंत्र माध-(म-पूर-धर रेमण्यादिनीय हारण

সমর্পণ করিত না। এই ব্যবস্থার খুণ ধরিরাছিল বলিরাই তাহা এমন করিরা ভাঙিরা পড়িল।

রাজনীতিকগণের এই মতের সঙ্গে সাংবাদিকগণের মতের মিল আছে বলিরা মনে হর না। মুক্তরাষ্ট্রের প্রচার বিভাগের সৌজতে আমরা 'যে সব তথ্যাদি প্রাপ্ত হই তাহার মধ্যে প্রথমোক্তদের বক্তৃতা ও শেষোক্তদের প্রবহাদি প্রধান। তীন একিসনের একটি বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিতে গিরা মুক্তরাষ্ট্রের সর্বস্থাতি দৈনিক "নিউইয়র্ক টাইমস" বলিরাছেন:

"চীনের ব্যাপারে দেখা যার যে, সেখানকার সমস্তা কেবল একটা সামাজিক বিপ্লব বা সাধারণ গৃহমুদ্ধ নয়, আসলে সেখানে যাহা অস্ক্রিত হইতেছে তাহা হরভিসনিষ্দক বিরাটাকারের বিষ্কাক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়।"

ভীন একিসনের বিভাগের সহকারী সচিব বর্জ ম্যাকৃতী बाहा विनयाहितन. देहात आय अक मान शृत्क जाहा "निष-रेवर्क होरेयाल"व न्याच्या नगर्यन करत विनवा मत्न द्वव ना। **क्विम यूद्धत भएव "क्यानिक्य প্রতিরোধ করিলে সম**ন্ত সমভার সমাধান সম্ভব হুইবে না।" এশিয়ার বিভিন্ন "বাধীন দেশের সামাঞ্জিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কল্যাণ সাধনে ত্রতী হওরা আমাদের উচিত।" কিন্তু শুদ্ধ মন লইরা এরপ কল্যাণ সাধনের দৃষ্টান্ত পুথিবীতে বড় একটা দেখা যায় নাই বলিরাই যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতে অনেক রাষ্ট্র ৰিবা বোৰ করে í ম্যাকভী ইয়ং ডেমোক্রেটক ক্লাবের বক্ততায় বদিও বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও পাশ্চান্ত্য গণভন্নী রাইসমূহের মধ্যে যে বাগ্বিভঙা চলিভেছে, দক্ষিণ-এশিরার করেকট রাষ্ট্র ভাহাতে সম্পূর্ণ নিরপেক থাকিতে চান, "সম্ৰদ্ধ চিন্তে" ভাহা বিচার করা হইতেছে। কিন্তু যে কুটনীতিক চাল এই সব ব্যাপারে লক্ষ্য করিতেছি ভাহার মধ্যে "প্ৰদার" প্ৰভাব অফুডব করিতে পারিতেছি না। কাশ্মীর ভাতার একটি প্রমাণ।

#### হাইডোজেন বোমা

ভাগানের নাগাসাকি ও হিরোসিমা বন্দরের উপর
এটন বোমা কেলিরা ভাষেরিকার যুক্তরাট্র বিংশ শতালীর
ছিতীর বিশ্বছে শেষশক্র ভাগানকে নতি-খীকার করাইরাছিল। ভার্মানীর হামবৃর্গ, ক্লাছকোট, বার্লিন নগরীর উপর
হাওরাই ভাহাভ হইতে বোমা কেলিরা ইহা অপেকা অনেক
বেশী ভতি করা হইরাছিল। কিছ আগবিক বোমার তরে
প্রার চারি বংসর ছনিরার সভ্য দেশসমূহে বাগ্বিতভার সীমাপরিসীমা ছিল না। ভাল সোভিরেট রাট্রের বৈজ্ঞানিকগণ
আগবিক বোমা নির্বাণের কৌশল ভারভ করিরাছেন। ছইএকট বোমা প্রভত করিরা যুক্তরাট্রের একচেটিরা অনিকার
ভাতিরা বিরাহেন। স্থতরাং "নৃতন কিছু কর" এই নির্বেশ
পাইরা যুক্তরাট্রের বৈজ্ঞানিকেরা তংসদক্র তংপর হইরাছেন,
ভলত পাইরাছেন প্রার হাতে হাতে। হাইডোভেন বোমা

चाविङ्ग्छ इरेबार्ट, छाठां बस्रश्ननीमात मिक माकि चानविक त्वामा इरेट्ड चत्नक थन त्वनि । चात्रथ, इरे-छिन वर्णत धरे लहेबा टिन-एत्वाफ ठिनित्व ।

#### ব্ৰজেন্দ্ৰলাল মিজ

वावहातमार्व পश्चिष्ठ अकबन वाडामी नमाच हरेए তিরোহিত হইলেন। ইংরেজ আমলে তিনি কেন্দ্রীর পবর্মে টের আইন-সদস্য ছিলেন: তিনি দেশের এক মুগসন্ধির সমলে वरतामा तारकात अधान मन्नी इन : करबक मारमत बना जिनि वाश्ला (मर्भन्न भवर्गन्न किर्मान । १४ वश्मन्न वन्नरम जिनि (मर्क-জ্যাগ করিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের সেবা করিবার সুযোগ পান নাই, যদিও তাঁহার কৌশলী নেড়ছে দেশের এক সম্বট সময়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধিকাংশ ভারতরাথ্রে यागमान कतिशाहित्मन। ১৯৪७ সালে विक्रिम मन्नी-मिनन ইংরেজ শাসনের অবসানের অক্সররণ রাজনাবর্গকে তাঁতাদের भार्क्त छोरा छ । जिल्ला विकास कि । जिल्ला कि । क्পालित नवाव 'नदतक्षयक्षी'त मूर्यभाखे (Chancellor of the Chamber of Princes ) ছিলেন: 'পাকিস্থানী মনো-ভাবাপন্ন' এই রাভার প্ররোচনার অনেক রাভাই ভারতরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিত্র থাকিবার কল্পনা করিতেছিলেন। এক্সেল-मारमंत्र भवामर्ग बरवामात महावामा এই भवामर्गत विकरफ দণার্মান হইলেন: তাঁহার উদাহরণে অলুপ্রাণিত হইয়া বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যের নূপতিবৃন্দ ভারতরাষ্ট্রকে ছিন্নভিন্ন হইতে দিলেন না। ১৯৪৭ সালের মধ্য ভাগে তাঁহা-দের প্রতিনিধিরা প্রকাক ভাবে ভারতরাষ্ট্রের সংগঠক সংসদে (याभगान कतिरान । देश्रात्कत कृष्टेनी जि भन्ना किछ इरेन : ভারতরাষ্ট্রকে খণ্ডবিখণ্ড করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হুইল। এই জ্ঞুই ব্রবেজ্ঞলালের নাম ইতিহাসের পৃঠান্ব স্থান লাভ করিবে।

#### श्वरीत्रेहत्त वश्च

নেতালীর চতুর্থ কোঠ জাতা স্থীরচন্ত বস্থ ৫৭ বংসর বরসে দেহত্যাগ করিরাছেন। অকাল মৃত্যুর দেশ এই বাংলাদেশ। স্থীরচন্ত বাতব প্রবাদির তল্পাবধারকরূপে টাটা লোহা ও ইম্পাত শিল্প-কেন্দ্র লামসেদপুরে কাল করিতেন। নানা লাভি, নানা পরিচর, নানা তাবা-ভাষী লোক এই নগরীর বর্তমান বিরাট রূপদানে সাহায্য করিয়াছে। সেই সর্বাজাতির সংমিশ্রণে একটা মৃতন সংছতির কর হইরাছে, একটা মৃতন সমাল গছিলা উটিরাছে। সেই স্যাক্ষের এক জন নেতা ছিলেন স্থীরচন্ত্র। কর্নিঠ জাতার রাজনৈতিক কার্য্যকরাপের কল তাহাকে উত্যক্ত হইতে হইরাছিল। নীরবে তাহা তিনি সল্পরিচার কেন নাই; মানবপ্রকৃতির উপর বীতশ্রছ হন দাই। চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যের কল তিনি পরিচিতের শ্রহালাভ করিয়াছিলেন। ভারার তিরোধানে উল্লেখ্য শ্রহালাভ শ্রহাছিলেন। ভারার তিরোধানে উল্লেখ্য লাভার শ্রহাল জাপন করিতেছি।

## भाक्तीकी त्रात्रत्वं

#### ঞ্জিহেমপ্রভা দেবী

গান্ধীকীর ভিরোধানের পর দেখিতে দেখিতে তুই বৎসর চলিয়া গেল। আবার সেই ৩০শে জাহুয়ারী নিদারুল তুংধের স্থতি বহন করিয়া আমাদের সন্মুথে উপস্থিত হইয়াছে। সারা বৎসর যদি বা কাটাইয়া দেভুয়া যায়য়, এই ৩০শে জাহুয়ারীকে কোন প্রকারেই এড়াইয়া যায়য়াচলে না। এই দিনটি যথন উপস্থিত হয় তথন আবার সেই ক্ষত-স্থানে নৃতন করিয়া দাহ উপস্থিত হয় এবং বেদনায় সমস্ত দেহ ও মন পীড়েত হইতে থাকে। ৩০শে জাহুয়ারী আমাদের জীবনে বার বার আসিবে ও তেমনি করিয়া নাড়া দিয়া যাইবে, বেমন করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় সমস্ত প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যায়।

গান্ধী জীকে অবলম্বন করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন রূপ গ্রহণ করিতেছিল। দেশের গুদিনে যথন তাঁহার উপস্থিতি সব চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় ছিল তথনই আমরা তাঁহাকে অতর্কিতে হারাইয়াছি। গান্ধীজী চলিয়া গিয়াছেন, আজ রিক্ত মনে ভাবিতেছি তাঁহার বাৎসরিক স্থাতি-দিবসে, এই পুণ্য তিথিতে, কি দিয়া তাঁহার তর্পণ করিব। কি সম্বল আচে, কি সঞ্চয় করিয়াছি যাং। দিতে পারি। কিছুই শুজিয়া পাই না, একমাত্র অশুজল চাডা।

মনে হয়, যথন তিনি ছিলেন তথন যেন সবই ছিল। তাঁহার আলোয় নিজেদের প্রভিবিদ্ধ দেখিয়া নিজেদেরও আনেক বড় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু আজু দেখিতেছি সবই মিধ্যা, যেমন ভগবান শ্রীক্ষের অভাবে অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব মিধ্যা হইয়া গিয়াছিল। আমরা যেন আজু একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছি।

া গান্ধীজী ছিলেন মহামানব। যুগে যুগে মহামানবগণ বিশেষ উদ্দেশ্ত লইয়া লোকশিকার জন্যই আসিয়া থাকেন। তাঁহারা জগৎকে পবিত্র করিয়া দিয়া যান। গান্ধীজীও ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্ত আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নিজস্ব জিনিস সত্য ও অহিংসা। সত্য ও অহিংসার বাণী গান্ধীজী ভাহার স্বকীয় বিশেষ ধারায় নৃতন করিয়া জগৎকে শুনাইলেন। সত্য ও অহিংসার পথেই তিনি ভারতের সেবা করিয়া, ভারতকে পরাধীন্তার নাগপাশ হইতে. মৃক্ত করিয়াছেন এবং জগৎকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গান্ধীণী সমগ্র ধর্মের পরিপূর্ণ মূতি ছিলেন। তিনি একাধারে জানী, কর্মী, সাধক, প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন। ভাঁহার সাধনা ছিল সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের; ইহার জন্য কোনও কিছু ত্যাগ করিয়া কোথায়ও একক হইয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। জগতে যত কিছু ভাল ও মন্দ আছে তাহারই মধ্যে বাস করিয়া সকল রকম কর্ম করিয়াই নিরবজ্জিলভাবে তিনি জাহার সাধনা সম্পন্ন করিয়াছেন। পদ্মপত্রে জলের মত তিনি বাস করিতেন। কিছুই তাহাকে ম্পর্শ করিতে পারিত না। সব রকমের মাহ্যই তাহাক নিকট আশ্রন্ধ পাইয়াছে। সর্ব প্রকারের প্রশ্ন ও সমস্থার সমাধান তিনি অতি আক্র্যাতারে নিমেষমাত্রে করিয়া দিয়াছেন। কাহাকেও দ্বে সরাইয়া দেন নাই। নিজেকেই সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

২৬শে জাহ্যারী তারিখে ভারতবর্ধে প্রজাতম্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গান্ধীকীই রচনা করিয়া গিয়াছেন। আজ তিনি নাই। ইতিহাস-প্রানিদ্ধ এই দিনটি আজ একাধারে আনন্দের ও তু:খের দিন। কে জানিত আমাদের ভাগ্য এমন হইবে। আমাদের আনন্দ ও অশ্রুর মালা একত্রে গাঁখা হইয়া রহিল। ভারতের ভাগ্যবিধাতা আমাদের ভাগ্য এই ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিলেন।

গান্ধী জীব কথা বলিতে গেলে ভাষা খুঁ জিয়া পাওয়া যায় না। তিনি মহৎ ছিলেন, স্থলর ছিলেন, আকাশের মত উদার ও সাগরের মত বিশাল ছিলেন। ভিনি একাধারে আমাদের জনক ও জননী ছিলেন। জননীর মত কোমল হন্ত সকলে অন্তত্ত্ব করিয়াছেন। তিনি ধে কি ছিলেন আর কি ছিলেন না তাহার কোন সীমারেখা টানা যায় না।

তিনি পুব ছোট ছোট কাঞ্চ ও এমন স্থলর এবং নিপুণ্
ভাবে করিতেন বাহা আর কেহই পারিত না। ভাবিতে
গেলে আশ্চর্য হইতে হয় বে, বাহার মাধায় সারা বিশের
ভাবনা তিনি কেমন করিয়া ইহা করিতেন। তাহার নিকট
কিছুই তৃচ্ছ ছিল না—ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। এমনই
করিয়া সকলকেই টানিয়া লইয়াছিলেন। তাই আঞ্
তাহার অভাব বেন আমাদের আশ্রয়শূন্য অভিভাবকশূন্য
অবস্থায় আনিয়া দিয়াছে। গান্ধীজী আমাদিগকে শিধাইয়াছেন মৃত্যুতে শোক করিতে নাই। জীবন ও মৃত্যু একরেই
বাস করে—দিন ও রাজির মত। শোকাচ্ছর মন ত বাধাস্থরণ। উহা হইতে মৃক্ত থাকিতেই হইবে। ভাহার এই
বিকাকে বার বার শ্রবণ করি। তাহার জীবিতকালে

র্তাহার বাণী আমাদের মধ্যে বেমন শক্তির সঞ্চার করিত আঞ্চও বেন সেইরূপ করে। তাঁহার ঈশ্চিত কর্ম বেন আমাদের বারা সম্পন্ন হয়। অলক্ষ্যে থাকিয়া তিনি আমা-দিগকে পরিচালিত করুন।

গান্ধীনী বলিতেন তাঁহার জীবনের জন্য যেন আমরা কেই উন্ধিয় না হই। তাঁহার জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশবের জ্বীন। ঈশব বধন তাঁহাকে লইতে চাহিবেন তধনই যাইতে হইবে। আর রাখিতে চাহিলে কাহারও সাধ্য নাই কিছু করিতে পারে। একটি গাছের পাতাও ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন পড়িতে পারে না। তিনি সব সময়ই সব অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ঈশবের ইচ্ছায় যখন তাঁহার সময় আসিল, নির্বিকার চিত্তে রাম নাম করিতে করিতে স্বচ্ছদে চলিয়া গোলেন। পিছনের দিকে তাকাইলেন না। কি পড়িয়া বহিল, অসমাপ্ত বহিল, কিছুই তাঁহার মনে আর স্থান পাইল না। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, তাই অহোরাত্র দাহ লইয়া ফিরিতেছি। কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"আমরা কোথায় আছি, কোথায় স্থদ্রে দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদ পুরে ভগ্ন গৃহে;"

ভাঁহাকে দেখিয়াছি যখন যাহা গড়িয়া তুলিতেন তাহা ছোটই হউক আর বড়ই হউক তাহার জন্য কি অক্লাস্ত চেষ্টা ও শ্রম করিতেন। আবার যখন তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার প্রয়োজন মনে করিতেন, থেলাখরের মতই তাহাকে তাতিয়া ফেলিতেন। কখনও হিসাব করিতেন না উহাতে কত অর্থ ও প্রম গিয়াছে। এমনই অনাসক্ত তাঁহার মনছিল। অনাদিকে আবার এক বিন্দু জলের অপচয়ও সহিতে পারিতেন না।

গান্ধী প্রী আমাদিগকে অনেক দিয়াছেন, অনেক
শিধাইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সামিধা লাভ
করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। মাধুর্বপূর্ণ সেই শ্বভি
আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া আছে। এই আনন্দের
শ্বভি আমাদিগকে অগ্রগামী করুক। গান্ধীজীর কর্ম ও
শিক্ষা ত ব্যর্গ হইবার নহে। উহা বে শাশ্বভ সভ্য।
আকাশে ও বাতাসে উহা ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

আমাদের জীবনে ৩০শে জাহ্মারী প্রতি বংসরই আসিবে। ঈশর কক্ষন আমরা বেন এই দিনটির জন্য প্রস্তুত হইতে, বোগ্য হইতে পারি। এই দিনটি বেন আমাদের সালতামামি হয়; কি করিলাম, কি পাইলাম তাহার হিসাব-নিকাশ বেন করিতে পারি। গান্ধীজীর বেগ্য অর্থ্য বেন সঞ্চয় করিতে পারি।

সমস্ত হৃদয় দিয়া গান্ধীকীকে আজ শ্বরণ করি, প্রণাম করি। আমাদের অন্তর-বাহির পবিত্র হইয়া উঠুক। গান্ধীজীর আশীবাদ আমাদের জীবন প্লাবিত করিয়া দিক।

## সংগঠনে স্থভাষচন্দ্ৰ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

নেতালীর বিষয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে সহকর্মী শাহ্নওয়াল থাঁ লিখেছেন:

ে "আমি আৰুও জানি না তাঁহার ব্যক্তিছের মধ্যে সাধারণ মাহ্ম্ম, সেনানায়ক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এই তিনের শুণ কি ভাবে মিশ্রিত ছিল।

"কোনও লোকের কর্মের ধারা ব্রিতে হইলে প্রথমে ভারকেই চিনিতে হয়। ঐরপ গুণাবলীযুক্ত অসাধারণ ব্যক্তিষের সমাক্ পরিচয় দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তিনি একেলা, নিজের হাতে সমন্ত পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়-দিগকে এক সজ্বে সংগঠিত করিয়া, সমন্ত পূর্ব্ব-এশিয়ার ভাতিপুরক্ ভারত ও ভারতীয়দিগের সহিত মৈত্রী ও বন্ধুস্তুত্বে প্রাধিত করিয়াছিলেন।…ভাহার প্রতি সর্ব্ব-

সাধারণের এই গভীর প্রেম ও অসীম প্রকার মধ্যে কি গুপ্ত মন্ত্রবল ছিল ? মনে হয় ইহার কারণ, তাহার শৌর্য্য, চরিত্রবল এবং উদার মন।"

ঠিক-কথা! বাংলার, তথা সমগ্য ভারতে, কোন্ জীবস্ত প্রাণ মন আছে যা আজ নেভাজীর স্বরণে সাড়া দের না, বা আই-এন-এ সেনাদলের অমর কীর্ত্তি-কথায় চঞ্চল হয়ে উঠে না ? কিন্তু কয়জন ভাবে বে, ঐ অলোকসামান্ত পৌক্র-যুক্ত ব্যক্তিযের বিকাশ হ'ল কোথায় ও কি উপায়ে ?

চরিত্রবল ও জ্ঞানশিপাসা স্থভাব পতামাতার কাছ থেকে পেনেছিলেন। এবই অবস্থারণ দেশপ্রেম ও সেবার নিঠা তাঁতে অতি অল্প বরসেই দেখা দেয়। বে দেশপ্রেম ছিল তাঁর জীবনের ব্লমন্ত্র ও বে দেশসেবার তিনি উত্তর্কালে সম্পূর্ণ আত্মনিয়াগ করেন ভার প্রথম পরিচর আমরা পাই তার কৈশোরে। কটক স্থলে ছাত্রাবস্থাতেই, ১৯০৯ সালে, মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে কয়েকজন সকীকে নিজের দলে টেনে দরিত্র ও আর্ত্তের সেবা আরম্ভ করেন। ১৯১১ সালে জাজপুরে কলেরা মহামারীয়পে দেখা দেয়। ১৪ বৎসর-বয়স্থ কিশোর স্বভাষচক্র সেই সময়ে সহপাঠীদের মধ্যে সেবাদল গঠন করে দেবাকার্য্যে ব্রতী হন। সমবয়সী-দের উপর তার চরিত্র ও চিস্তাশক্তির প্রভাব তখন থেকেই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ঐ সেবাদল সংগঠন বা আলাপ-আলোচনা তার পড়ান্ডনার কোনও ব্যাঘাত জন্মাতে পারে নি—১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সমস্ত পরীকার্যার মধ্যে বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ভার পর আরম্ভ হ'ল কলকাতায়, প্রেদিডেন্সী কলেন্দ্রে স্ভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন। এই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও উপদেশ তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিভার করে। ধর্মজীবনের ব্যাকুলতায় তিনি ১৯১৪ সালের গোড়ায় গুরুর সন্ধানে ঘরের বার হয়ে, কয়েক মাস ধরে বৃথাই হিমালয় অঞ্চলে এবং উত্তর-ভারতের নানা তীর্ব ঘোরা-ন্দেরা করেন।

তারপর তার ছাত্রজীবনে ক্রমে এল প্রথমে বিশ্ববিদ্যালারের সামরিক শিক্ষাশিবিরে সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতা আর আধুনিক অস্ত্রশন্ত্রের সহিত পরিচরের পর্ব্ব। পরে আরম্ভ হ'ল ছাত্রসংগঠন এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই এল তার ছাত্রজীবনের উপর প্রচণ্ডতম আঘাত। কর্ত্বপক্ষ তাকে কলেন্দ্র ছাড়তে বাধ্য করায় কিছু দিন তার লেখাপড়ায় বাধা পড়ে। সাধারণ বাঙালী ছেলে হলে এখানেই তার ছাত্রজীবন শেষ হয়ে উন্মার্গগামিতা আরম্ভ হ'ত, কিছু মভাব ছিলেন উন্নত ও বিশুদ্ধ ধাতৃতে তৈরি। কিছুদিন পর আবার চলল পড়াণ্ডন। সমান ভাবে। তবে সামরিক শিক্ষায় রূপ দিল তার বোদ্মভাবকে এবং প্রেদি-ডেন্সি কলেন্দ্র থেকে বিভাড়নের ফলে মনের উপর পড়ল গভীর ছাপ—শ্বাধীনতা ও আত্মর্যাদা সম্পর্কে।

এদেশের লেখাপড়া সাল করে বিদেশবাত্রা, আই-সি-এস পরীকায় উচ্চ স্থান লাভ এবং দেশের ডাকে সে সব বিসর্জন দেওয়া—এ কথা ভো সর্বজনবিদিত।

দেশে তথন খাধীনতার ডকা বেব্দে উঠেছে। চারি-দিকে তুমূল আন্দোলন। স্থভাব করলেন আত্মনিয়োগ আতস্ত্রোর সংগ্রামে। তাঁর বৌবনের অভিবেক হ'ল ত্যাগে, সাধনায় ও সংগ্রমনে।

১৯২১ সালে আমরা তাঁকে দেখি অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ রূপে গৌড়ীর সর্কবিভা আর্মন্তনের সংগঠনে ৷ ঠিক সেই সময় এদেশে এলেন বিটিশ ব্যবাদ, স্থভার দল গঠন করে পূর্ণ উদ্যমে চালালেন বয়কট এবং ব্যান্তের অভ্যর্থনা প্রত্ত করার আয়োজন। ক্রমে এল আইন-অমান্ত আন্দোলন এবং সেই সময়েই আমরা প্রথম পরিচয় পেলাম স্থভাবের দল পরিচালনা-ক্রমতার। বৎসবের শেষে দেশবদ্ধুর সঙ্গে স্থভাবের প্রথম কারাবরণ।

ব্দেল থেকে বেরুলেন ১৯২২ সালের মধ্যভাগে। সেই বংসর উত্তরবঙ্গে অকাল-প্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়ে পড়ায়, আচার্য্য রায়ের আহ্বানে স্থভায়কে ছুটতে হ'ল আর্দ্তের পরিত্রাণে। সেখানে উত্তরব<del>দ</del> সেবাদলের **কাজ** এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে ভিনি "বাংলার কথা"র সম্পাদক क्राप्त এवः "व्यव रववव हे युथ नी ग्रं" ও "हे यः रववव शाहि"व অধিনায়করপে, কংগ্রেসের স্বাতন্ত্র্য অভিবানের প্রচার এবং বাংলার যুবশক্তিকে দেশের কাজে যোজনা এই তুই কাজই সমানে চালাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে "ব্যবাজ পার্টি"র ভিত্তি স্থাপনা হ'ল এবং ডার প্রচারের কাজ পূর্ণাক করার অন্ত ইংরেজী দৈনিক "Forward" অন্মলাভ করল। স্বভাবের উপর পড়ল তারও কার্য্যাধ্যক্ষ পদের ভার। স্থবাজ পার্টির প্রচার বিভাগ তাঁর অক্লান্ত পরিপ্রমের ফলে এতই ফুৰ্চভাবে চলেছিল বে কলিকাভার প্রধান বিদেশী দৈনিক বলতে বাধা হয়েছিল, "মুভাষ বস্থার আই-সি-এস্ পদত্যাগে গ্র্থমেণ্টের লোক্সান হয়েছে অনেক এবং কংশ্রেসের লাভ হয়েছে ভতোধিক।'' সভ্য সভাই তথন স্থভাষ সকল বিষয়ে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত।

আর দিন পরেই এল মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড বিধানে ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন অধিকারের পর্ব-— ফ্রভাবের যুবসংগঠন এবং প্রচার বিভাগের পরিচালন দেশবন্ধুর এই ছই অভিযানকে অশেষ সাহাব্য করে সফল করে তুলল।

কর্পোরেশন অধিকার করে দেশবদ্ধ স্থভাবকে লাগালেন তার সংস্থারের কাজে। কলিকাতা নগরীর তথন এক আনা অংশ—অর্থাৎ সাহেরপাড়া—ছিল ভ্রুগ-বিশেষ, বাকী পনর আনা—অর্থাৎ কালা আদ্মীর মহল্পা—ছিল নরকত্ল্য। স্থভাবের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি লাগল এই অসাম্য দ্র করার প্রয়াসে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তত দিনে বুঝে নিয়েছিল স্থভাবের কান্তি-বিপ্লবকারী সংগঠন-শক্তির আকার-প্রকার। ১৯২৪ সালের এপ্রিলের শেবে স্থভাব নিষ্কু হলেন চীক এক্জিকিউটিভ অফিসারক্রপে। ছয়্ব মাসকাল পূর্ণ উদ্যুক্তে কাজ্ব চালাবার পর ২৫শে অক্টোবর উাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

প্রায় আড়াই বৎসর জেলভোগের পর ভরবাত্ত্য কিন্ত

আটুট উল্যয় ও উৎসাহ নিবে স্থভাব কিবলেন দেশের কাজে।
সেই সমরেই ব্রিটিশ সরকার পাঠালেন সাইমন কমিশন।
সে কমিশনকে বিফল করে ফিরাতে বছপরিকর হয়ে উঠল
সমন্ত কংগ্রেসপক্ষ এবং সেই সজে চলল ব্রিটিশ পণ্যবর্জন।
বাংলার যুবশক্তি ভখন স্থভাবের ইন্ধিতে চলে, স্তরাং
বাংলার এই বর্জনে ও প্রভ্যাখ্যান-নীতি অক্ত সকল প্রদেশের
চেয়ে বেশী জোবালো হয়ে উঠল।

পরের বংসর কলিকাতায় হ'ল কংগ্রেসের অধিবেশন, পণ্ডিত মতিলাল নেহক রাষ্ট্রপতি। সেবারের কংগ্রেস স্থেতিত মতিলাল নেহক রাষ্ট্রপতি। সেবারের কংগ্রেস স্থেতাবেক বাহিনীর গঠন ও পরিচালন সমস্তই হয়েছিল স্থভাষের নেছতে। স্বেচ্ছাসেবক দলের শোভাষাত্রায় আমরা প্রথম পাই "নেতাজী স্থভাবে"র পূর্ব্বাভাস। কেউবা তথন বাহবা দিয়েছিল আবার বাঙালী স্থলভ থেলো বিদ্রেপও করেছিল অনেকে। কেবলমাত্র "Welfare" নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদক লিখেছিলেন, "It was a sight… No! It was a vision! A promise of the future."—এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—না, না এটা স্বপ্রের মত ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস!

এই কংগ্রেসেই সক্ষবদ্ধ শ্রমিকদিগের সঙ্গে স্থভাষের প্রথম সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হয়। ৩০,০০০ দলবদ্ধ শ্রমিক লোর করে কংগ্রেসের সভায় চুক্তে চায়। তাদের চাল-চলন দেখে সকলে সম্বন্ধ হয়ে ওঠে, স্থভাষ কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শ্রমিক দলকে ধীরে চালনা করে সভার ভিতর দিয়ে নিয়ে গেলেন।

এই ব্যাপারের পর তাঁর দৃষ্টি পড়ল শ্রমিক সংগঠনের
দিকে। জামশেদপুরের শ্রমিকসভ্য তাঁকে করল নেতৃত্বে
বরণ। এই নেতৃত্ব গ্রহণ করার ফলে তাঁকে একসলে লড়তে
হয় মালিকানা স্বত্ব, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র এবং প্রতিষ্ণী পেশাদার শ্রমিক নেতার সজে। বিষম বাধা সত্ত্বেও, অশেষ
ধৈর্যের সজে শ্রমিক সংগঠন করে, তিনি প্রথম হুই পক্ষের
নিকট জয়লাভ করে প্রতিষ্ণীর চক্রান্তে ১৯৩০ সালের
সভায় শ্রমিক দল ঘারাই আক্রান্ত ও আহত হন, ক্রিভ অসীম
সাহসের সজে আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি কার্য্যোদ্ধার
করেন। সেই শ্রমিক দল স্বভাষকে গুরুদক্ষিণা দেয় ১৯৪২
সালে, যখন সমগ্র ভারতের শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে এক
মাত্র স্থভাবের নিজহাতে গড়া ঐ শ্রমিক-সভ্যই দেশবাসীর

উপর ব্রিটিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে কাল বন্ধ করে সরকারী চগুনীভিতে বাধা দেয়।

১৯৩০ সালের পর ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র স্থভাবকে দমন করতে বন্ধপরিকর হয়ে উঠল। ১৯৩১ সালের আহ্মারী থেকে ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ পর্যান্ত ছয় বৎসরের মধ্যে মাত্র ছয় মাস তিনি স্বাধীন ভাবে দেশে ছিলেন, বাকী সময় তাঁকে হয় জেলে, নয় বিদেশে নির্বাসনে কাটাতে হয়। পরের বৎসর ১৯৩৮ সালে তিনি হ্রিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পরের বৎসরেও তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। কিন্তু তারপরই এল তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্রণ। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পদ ত্যাগ করে ফর ওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন।

ইতিমধ্যে দিতীয় মহাসমর আরম্ভ হয়ে গেল। ব্রিটিশের স্থনকর তো স্কাবের উপর ছিলই। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হয়ে ভিসেম্বরের গোড়ায় ৭ দিন প্রায়োপ-বেশনের পর তাঁকে এলগিন রোডস্থ বাসভবনে নজরবন্দী অবস্থায় আনা হয়। ১৯৪১ সালের জাহুয়ারীতে ব্রিটিশ প্রিস ও আমলাতত্ত্বের নজর এড়িয়ে তিনি বিদেশে চলে বান। তার পরের কথা হ'ল আই-এন-এ সংগঠন ও পরি-চালনের অমর কাহিনী। তার বিশদ বিবৃতির স্থান-কাল এটা নহে।

স্বশেষে ফিরে আসা যাক গোড়ার প্রখে। কোথা থেকে এল এই অনন্যসাধারণ সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্বের অপূর্ব্ধ ক্ষমতা ? ধাতৃর আকর আগুনে গললে লোহা হয়। সেই লোহা দিয়ে সাধারণ ভাবে গড়া হয় চাবার কোদাল, থস্তা। আবার সেই লোহা ব্ধন ময়দানবের চুল্লীতে হাজার বার উন্ধার জালায় জলে, লক্ষ বার প্রবল আঘাত পড়ে তার উপর, তথন জ্বায় বীরের অস্ত্র, বক্ষকঠিন রত্মপ্রভ শাণিত অসি-ফলক। মাহ্যষের সন্তানের মধ্যে বদি থাকে সেই উপাদান, শোর্ব্য, পৌরুব ও সংযম তবে শত অগ্নিপরীক্ষায় ত্যাগের জনলে পুড়ে বায় তার সকল মল ক্লেদ হীনতা; দ্র হয় মলিনতা—আসে পুরুষকারের জ্যোতি, জগৎ অবাকবিশ্বয়ে চেয়ে দেখে মহামানবের আবির্তাব।

 অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেল্ফে কবিত ও রেডিও-কর্ত্বপক্ষের সৌধন্যে প্রকাশিত।



## আটের মম কথা

#### অধ্যাপক ঞ্জীসুধীরকুমার নন্দী

कीवत्नव প्राचर्ण स्मरवव स्वाविजीव वाववावरे घरहेरह, তবু মাহ্য আত্তর বুঝি তার পূর্ণ অর্থ খুঁজে পায় নি। क्रिकित এकान्ड द्रभगीमात्र मात्य अद्गुलित मन्नान हरमहरू, চলেছে অমুসন্ধিংসার অভিযান। জ্ঞানি না সে অভিযান বার্থ হবে কি সার্থক হবে। মাহুষের অন্বেষণের শেষ নেই। ভাই চবম বিচার করবার দিন আঞ্জ আদে নি, কখনো আদবে কিনা তার উত্তরও দেবে ভবিষ্যং। বসম্ভ-বাতাদ আন্দোলিত প্লাশ-পাঞ্লোর গতিচ্ছন্দ মর্মর-মুপ্রিত সায়াহের বংস্থান নি:সঙ্গ বনপথ আমাদের মনে বিভিন্ন রসের দঞ্চার করে, এ কথা সভ্য। বালার্কসম্ভবা প্রভাষের শিশু-সূর্য তার আলোর আবেননের মাঝে যে বারতা প্রছন্ত বাথে, ভা আমাদের কাছে পরম বিশ্বয়ের। এখানে ফুল-ফোটা জ্বোৎসা, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের নিরম্ভর ভেনে যাওয়া; ওগানে বাতাদের বাশরীর সঙ্গে সঙ্গে বনবেতদের সাবলীল নৃত্যভঙ্গিমা রূপ-পূজারী মান্তবের কাছে আবেদন জানায়। ভাই মাতুষ চায় ভার ছন্দে ও হুরে, ভার লেখায় ও বেখায়, ভার বর্ণবিক্যাসে শাশত করতে এই পলাতক দৌন্দর্যকে। সে ইলোরা ও অজ্ঞার বুকে আঁকে তার স্বাক্ষ্য, দে কালির আঁচড়ে কাগজের বুকে রচনা করে মাহুষের শাখত প্রণয় আর বিরহ-বেদনার অমর কাহিনী। ছন্দের উজ্জয়িনী আজও মরে নি। কবি-কল্পনা-উজ্জীবিত উজ্জায়নী আজও বেঁচে चार्क शकार्या मत्त्र शहरत। स्थारन भएवत चाक्र কালো কেশের মাঝে কুরুবকের চূড়া পরে, আজও জীবন সেখানে মন্দাক্রাস্থা তালেই চলে। যে যুগের জীবন নি:শেষ হয়ে গেছে মহাকালের স্থূল হন্তাবলেপে তাকেই শিল্প শাখত করেছে, অমর করেছে মামুষের স্মৃতির মণি-কোঠায়।

এই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, এক কথার যাকে আমরা আট বলব, তার সত্যিকারের মূলা কতটুকু ? এই ধরণের মূল্য-বিচারের প্রশ্ন ওঠে তগনই যথন আমরা প্রেটোর কথা পড়ি; যথন তার মত মনীয়ী আটকে "copy of a copy" অর্থাৎ 'অমুক্ততির অমুক্তি', নকলের নকল', এই আখ্যা দিয়ে তার আদর্শ 'রিপ্লাবিক' থেকে নির্বাসিত করতে চান। তার মতে শাখত সত্য হ'ল 'Idea' এবং পরিদৃশ্যমান অগৎ, হাসিগান-আলো তরা, মায়াময়, মধ্ময় প্রকৃতি সেই আইতিয়ার ছায়ামাত্র। আট আরার প্রকৃতিকে অমুক্তর। তাই আই হ'ল অমুকৃতির, অমুকৃতি।

প্রেটোর মতে 'Art is doubly removed from reality,'
—সার্টের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে মহাসন্তার অবস্থান। জাই
আর্টে আমরা সভ্যের সন্ধান পাই না। আর্টের মধ্যে সভ্যের
প্রকাশ নেই। তাই আর্ট সভ্যের বাহন নয়।

আর্টের মৃল্য-বিচারের এই কি শেষ কথা ? মহা দার্শনিক প্রেটোর প্রতি পূর্ব শ্রন্ধা জ্ঞাপন ক'রে আমরা বলব বে আর্টের মৃল্য-বিচারের এই শেষ কথা নয়। আর্ট প্রকৃতিকে প্রেটোর অর্থে অফুকরণ করে কিনা সে বিষয়েও মতভেদের অস্তাব নেই। অবশ্র আর্টে প্রকৃতির অফুসরণ অনস্বীকার্ব, এ অফ্সরণ অন্ধ অফুসরণ নয়, এ হ'ল শ্তন করে প্রকৃতিকে স্প্রেকরা। দার্শনিকেরা বাকে 'mechanical imitation' বলেছেন, এ তা নয়। শ্রন্থার স্প্রী বেধানে ব্যাহত হয়েছে অভ্পদার্থের অভ্তের অশ্ব, সেধানে শিল্প তাকে পূর্ণ করে তোলে। শিল্পীর ধ্যানে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে, শিল্পীর শিল্প-স্প্রিতে বাস্তব নৃতনতর মহিমার সমৃদ্ধ হয়।

ঠিক এই ধরণের কথাই আমরা শুনি এরিইটলের মুখে; আবার দার্শনিকশ্রেষ্ঠ হেগেলও শুনিয়েছেন ঠিক একই ধরণের কথা। দৃশ্যমান জগতের বাইরে যে নিরালম্ব মহাস্ত্রার স্বেচ্ছারত নির্বাসন ঘটেছে, তারই অপূর্ণ প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি আমাদের অতিপরিচিত জগতে। আর্ট হ'ল প্রকৃতির মাঝে এই আংশিক ব্যক্ত সত্যকে পরিপূর্ণ রূপদানের প্রয়াস। জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত অবস্থাবৈগুণো অভ্নত্তর মধ্যে সভ্যকে আমরা ভার পূর্ব স্বরূপে পাই না। তাই প্রয়োজন হয় স্বাটের। 'Art supplements nature'— আট অপূর্ণ প্রকৃতিকে পূর্ণতর করে। শিল্পীর কাছে, শিল্প-রসিকের কাছে এই হ'ল আটের সভ্যিকাবের পরিচয়। মাতুষের আহ্মার স্বাক্ষর পড়ে সার্থক শিল্পে। তাই শিল্প বা আর্টের মুর্মকথা হ'ল চিন্ময় আত্মার নিগৃঢ় মর্মবাণী। প্রাকৃতির অগীত সঙ্গীত বিশুদ্ধ তান-লয়ে গীত হয় শিল্পীর লেখা ও রেখার, স্থর ও ধ্বনির অপূর্ব সময়য়ে। 'ক্ষয়ংপ্রকাশ' (absolute) ভাকর হয় শিল্পের বর্ণ-জ্বালিম্পনে। ইক্রিয়গ্রাক্ত কগতে ইক্রিয়া-তীতের প্রতিষ্ঠা করে আর্ট। তাই হেগেল বলেছেন, 'Art is the sensuous representation of the absolute —বিনি ইন্সিমের শভীত, সেই মহাসত্তাকে ইন্সিয়গার্ রূপদানের প্রদাসই হ'ল আর্টের মূল কথা, শিল্পের পর্ম ভৰ।

এখন আমরা এটুকু বলভে পারি বে, আর্ট গুরু কথা নিরে বা বঙ্ নিরে, স্থর নিরে বা ঢঙ নিরে খেরালী মান্তবের বিলাস নয়। আর্টের গোডার কথা হ'ল 'রিয়ালিটা' বা পরম সভ্যকে প্রকাশ করা। তুলির বর্ণবিক্তাসে, কালির আঁচড়ে বা স্থবের সার্থক স্বষ্টতে শিল্পী বে ইন্সলোকের প্রতিষ্ঠা করে, তা 'রিয়ালিটি'-মুখী। আমি রিয়ালিটি অর্থে 'বান্তবভা' বোঝাভে চাই নি। দার্শনিবপ্রবর ব্রাডলির অর্থেই 'রিয়ালিটি' শব্দের ব্যবহার করেছি। পরিদুখ্যমান ব্দত্তির অন্তরালে বে মহাস্ভার 'অবাঙ্মনগোগোচর' অবস্থান তাঁর প্রকাশই হ'ল সত্যিকারের শিল্পীর শিল্প-अवना। भागात्मव वाहेरवद कीवरन भारमान-श्रामात्मव প্রয়েজনে, বহিরদের তৃপ্তিসাধনে অথবা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্তে হয়ত আটকে আমহা ব্যবহার করি সাধারণ পণ্যের মত, কিছু আমরা বেন ভূলে না বাই বে আর্টের এটা অপ-চয়ের দিক, অপবাবহারের দিক। বাকে আমরা 'art in industry' বলি, সেখানে আর্টের প্রকৃত মর্যাদা পদে পদে ক্ষম হয়। আর্টের সভ্যিকারের প্রয়োজন মাহুষের প্রবৃত্তির ক্সধা মেটানো নয়। আর্টের এই ধরণের অপব্যবহার লক্ষ্য করে হেগেল বলেছেন.

"In this mode of employment art is indeed not independent, not free but servile."—অর্থাৎ এই ধরণের অপব্যবহারে আর্টের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়, আর্ট অপবের দাসত্বে স্বকীয়তা হারিরে ফেলে। শিল্প-রসিকের আনন্দলোকে উত্তরণের স্থপ্ন নিফল হয়।

এই প্রসঙ্গে আর্টের ক্ষেত্রে অন্থলরের (ugly) স্থান আছে কিনা দে সমন্তে ত্'একটি কথা বলতে চাই। আমা-দের স্থল বৃদ্ধিতে আর্টের ক্ষেত্রে অন্থলরের প্রবেশ নিবিছ। কিছু শিল্প-রসিকের কাছে, শিল্প-সমালোচকের দৃষ্টিতে অন্থলর অপাংক্তের নয়। আর্টের রাজ্যে কেবল 'স্থলরের'ই (beautiful) একচেটে অধিকার সাব্যন্ত হয়নি। স্থলবের সঙ্গে আর্টের আ্রিক বোগের কথা এরিষ্টেল স্থীকার করেন না,—

"Aristotle's conception of fine art so far as it is developed is entirely detached from any theory of the beautiful—a separation which is characteristic of all ancient aesthetic criticism."

বুচার এরিষ্টটলের আর্ট সম্পর্কে মডবানের আলোচনা করতে গিয়ে আরও বলছেন,—

"He makes beauty a regulative principle of art but he never says or implies that the manifestation of the beautiful is the end of art." कार्टिंब नका क्यांत्रक क्ष्मतान क्यां मंत्र, मंज्यं क्यां। मर्टिंग वाशि क्यां क्यां क्यां स्वां वाशि क्यां क्यां क्यां वाशि क्यां क

"But if the ugly were complete, that is without any element of beauty, it would for that very reason cease to be ugly....The disvalue would become non-value, activity would give place to passivity."

অর্থাৎ, সহজ্ব ভাষায় বলতে গেলে অবিমিশ্র অফুন্দর জগতে কথনই সম্ভব নয়। তাই আপাত-অফলবের মধ্যেও ফুন্দরের স্পর্ল শিল্পবৃদিক খুঁজে পান। স্থন্দরের অনক্য স্পর্শে অফুন্সবের মধ্যেও বে রূপাস্তর ঘটে তা ধরা পড়ে শিল্পীর চোখে। তাই দেখি শিল্পে ও সাহিত্যে সমাজের নীচের তলার অফুল্য জীবনের কাহিনীও वरमाखीर्व रुखरह। এ यूर्विय मरनाविकानी मान्रस्य রসবোধের মূল স্ত্রটি অমুধাবন করেছেন সঠিকভাবে। তাই দেখি এ যুগের আর্ট ক্রমেই হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ জীবনের সর্ব শুবের সর্ব মাহুষের প্রতিনিধিম 'গণভান্তিক' কথাটি এখানে বাজনীতিগভ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, এর ব্যবহার পুরোপুরি নন্দন-ভম্বগত। যা-কিছু বীভৎস, কুৎসিত, অফুলর ভাই পরিভাকা নয়। আর্টের রাজো প্রবেশের ভারও বীতিমত দাবি আছে। এ কথাটি ফরাসী কবি বোদেলের বেমন স্থন্দরভাবে তার কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের वृक्षित्रहरून, अमनि विवन। यार्गव लोनर्व यानक कविष्टे দেখেছেন, মর্জ্যের সৌন্দর্বের কথা শুনিয়েছেন আরো चारतकः किन्न नदाकद जोन्दर्य कद्मकारे वा मार्थरहर अवर শিল্পের মাধ্যমে তা আরও দশ জনকে দেখিয়েছেন ? অক্সব্বের সৌন্দর্য-সম্ভার বস্পিপাক্ত পাঠকের কাছে বোদেলের অনার্ড করেছেন কবিচিছের সহজ্ব স্টে- দীলার। তাঁর কাব্য পড়ে আমরা বুক্তে পারি ক্রোচের উপরি-উদ্ভূত উচ্চির সার্থকতা।

সার্থক শিল্পীর চোধে জ্বন্ধর-জত্বন্ধরের দশ্ব নেই। বাত্তব-জ্বাত্তবের প্রশ্নপ্ত সেধানে জ্বন্ধর। বা ঘটে, বা প্রভাক, জামাদের ইপ্রিয় দিয়ে জামরা বাকে পাই, ভার চেয়েও বড় সভা হ'ল জামাদের শিল্প-লোক। ভাই রবীপ্র-নাধ বলেছেন:

"কবি, তব মনোভূমি,

 নয়, এব পিছনে বরৈছে নক্ষন্তবের বিরাট সভ্যের ইপিত। বামায়ণের বামের সার্থক কয় হরেছিল কবির মানসলোকে। বাল্মীকির রামই শাখত; অক্ষ-জীবনের উত্তরাধিকার কবি তার হাতে অর্পন করেছেন। আমরা ঐতিহাসিক রামকে জানি না, আমরা চিনি মহাকবি বাল্মীকির কয়না-প্রস্তুত শ্রীরামচন্দ্রকে। বাত্তবের কণভদ্বতাকে কয় করেছে শিল্পের শাখত মহিমা। মহাকালের নির্দেশকে উপেকা করে আট মৃত্যুকে লক্ষন করেছে,—এই তার অমৃতত্ব লাভের ত্রুক্

### পতঙ্গ

### बिश्वीमध्य छ्ट्रांधार्य

পরদিন প্রত্যুবে স্থামলী ও অঞ্চলিকে চলিরা বাইতে হইল কারাগারে—বৌমা দিনের পর দিন অন্ত:পুরে বোমটা টানিরা বরকলার কান্ধ করিরা বাইতে লাগিল, গৃহস্থ-খরের নত্ত্র সলচ্ছ বধ্টির মত। শাশুদী কানেন বৌমা তাঁহাদের লক্ষী বৌ —তবে লান করিতে গিরা আংট হারাইরাছে এই তাহার এক্ষাত্র ক্রট।

মীরার শব পাওরা যার নাই—তাহার মৃতদেহের কি গতি হইরাছে কেহ জানে না।

প্ৰত্যুবে খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে মা নাই। সকালে খাইতে না দিয়া মা কোখায় গেল ? হয়ত খাটে—সে খাটে সিয়া খুঁলিয়া আসিল—মা সেখানেও নাই।

বরে মুখির কলসী বুঁজিতে লাগিল, কিন্তু সব এমন আগোছালো হইয়া রহিয়াহে বে কিছুই পাওয়া গেল না। সে অভিযান-ক্ষতিত অধরে ধানিক বসিয়া রহিল,—মা মা বনিয়া ডাকিল, কেহ সাখা দিল না—

অক্সাং সে চাহিছা দেখে মাষ্টারনী পিসিমা পাশেই দাঁড়াইরা।—পিসিমা বলিতেহে—ধোকা এদিকে আর, সন্দেশ ধাবি—

খোঁকা আগাইরা আসিরা সানকে সকেশ খাইরা লইল। প্রশ্ন করিল, মা কোখার ?

মিস্ রারের চোব ছুইট জলে ভরিরা উঠিল, তিনি নিবিছ আলিলনে বোকাকে বুকে চাপিরা কি বলিতে গেলেন, কিছ গারিলেন না—চোব বিরা জল গড়াইরা পড়িল।

—ৰা কোৰাৰ ?

- —কলকাতা,—বাস্বে। চল তৃমি সামার কাছে বাক্বে—
  - --কবে আস্বে---
  - —চিঠি দেবে, ভারপরে আসবে—

দপ্তরী দরে তালা দিতেছিল, গোকা তাই প্রশ্ন করিল, দলে তালা দের কেঁন ?

— তুমি আমার কাছে থাকবে ষে ় কত বই দেব— যাবে ?

ৰোকা কেমন যেন ভ্যাবাচাকা থাইরা সিরাছিল, অসহারের মভ মিস্ রারের মুখের পানে তাকাইরা বলিল—ছঁ।…

সে আৰু কি হারাইরাছে, কেন হারাইরাছে তাহা ছানে
না—পিসিমার পিছনে পিছনে সে উল্লাসের সহিতই চলিল।
পিসিমা সন্দেশ দিবে বলিরাছে অতএব আর ছঃবের কি
আছে।

তবুও পিছন কিরিয়া একবার বোব হয় হেবিল, মা কোণার।

রঞ্জন আর মণিবাবু বলিলেন, বোকার আর এমন কঠ কি ? মেকমার কাছে ভালই থাকবে—

জনেকে বিজ্ঞপের হাসি হাসিল, জনেকে নির্মাক হইর। রহিল। কেহ 'আহা' বলিরা সমবেদনা প্রকাশ করিল— কিছ তাহাদের সকলেরই জীবনবাতা আগের মন্তই চলিভে লাগিল একাছ নিশ্চিত।

পৃথিবীর আবর্ত্তন চলিরাছে আপনার অঞ্চকে কেন্দ্র করিরা একই ভাবে, একই নিরনে, দিন-রাত্তি, শীত-গ্রীম, নাস-বর্ষ শুক্তী করিরা। ভাষার বাবে একট বিশেষ চিক্তিত বিদ ১৫ই আগঠ, ১৯৪৭ ইটাক।

শচীৰবাৰু এই বিশেষ দিনটির করেক নাস পূর্বে ছেল হাইতে বাহির হাইরাছিলেন। সত্য, বলা প্রভৃতিও ছাড়া পাইরাছিলে, অঞ্চলি, ডামলী অনেক আগেই মুক্তি পাইরাছে। শচীনবারু মীরার মুভ্যুসংবাদ কেলেই পাইরাছিলেন। প্রথমে চোবের ফল কেলিরাছিলেন, পরে ভাবিরা ভাবিরা বিশিত হইতেন অত্যন্ত তীক্ত রক্ষাশীলা মীরা এমনি করিরা জীবনাছতি দিবার সাহস কোবা হইতে কেমন করিরা পাইল। অভ্যাচার ও লাহ্নাই বে তাহার প্রপ্তিকে জাগাইরাছিল ভাহা বুবিতে ভাহার বাকী রহিল না।

মিস্ রায় নানারপ অশান্তি ভোগ করিয়া কপালে কলম্বের

দিকা পরিয়া ছানান্তরে চাকুরি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন—
বোকা ভাহার এক দ্রসম্পর্কীয় মাসীর বাড়ীতে কয়েকটি বংসর
অভ্যন্ত অসহায়ের মত কাটাইয়া দিয়াছে। শচীনবাবু আসিয়াই
ভাহাকে লইয়া আসিয়াছেন—এখন তিনি সপুত্র ছ্ল-বোর্ডিঙে
থাকেন। বাসায় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই অর্থাং তথন
ভিনি নিঃসহল।

শহরে একটা বষ্ধমে ভাব বিরাক করিতেছে যে-কোন সমরে সাম্প্রদায়িক দালা বাধিতে পারে, এই আশবা সকলের মনকে উদ্বেগে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। শচীনবাবু কিভাবে নিক সম্প্রদায়ের লোকেদের বাঁচানো যায় তাহারই উপায় নির্দ্ধায়ণে ব্যক্ত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় খাধীনতা দিবস বোহিত হইল, চারিপাশে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

১৫ই আগষ্ট। কলিকাতা বলেমাতরম্ ধ্বনিতে মুধরিত, মরনারী আনলে উৎসূত্র, বাসে ও ট্রামের মাধার চলিতেছে লোকেদের তাওব দত্য—সেই দিনের কথা।…

ওদিকে পাকিছান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ব-পাকিছানের মক্ষল শহরেও আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে। ছুলের ময়দানে ক্ষমতা হইবে—পাকিছানের পতাকা উত্তোলনের পরে ছুক্র হইবে পতাকা-অভিবাদন ও বক্তৃতার পালা। কংগ্রেস-নেতা শচীনবাবুকে পতাকা উত্তোলনে উপস্থিত থাকিবার অহুরোব তথা আন্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সত্যও থাকিবে। শচীনবাবু বক্তৃতা করিবেন। সত্যকেও কিছু বলিতে হইবে। এর আসল তাংপর্য হইতেছে এই যে, ভাহাদিগকে পাকিছানের প্রতি প্রকাশ্তে আহুগতা স্বীকার করিতে হইবে।

নাঠে লোক-সমাগম হইরাহে প্রচ্র, এত লোক বছ দিন এবানে একত্র সমবেত হয় নাই। বোকা বাবার সলে আসিয়া-ছিল, সে এবন বছ হইয়াছে, সে ব্বিতে পারিয়াছে তাহার মা মারা সিয়াছেন; বন্দেমাতরম্ আসলে কি তাহাও সে কিছু কিছু বুবে। তাহার বরস আট—আনেকার সেই স্কর ফুটসুটে চেহারা আর নাই, অত্যত্ত হল হইরা সিয়াছে। শচীৰবাৰু প্ৰবনে আগতি করিবাছিলেন, সভাও আগতি আনাইরাছিল, কিও লীগের কর্তৃপক্ষের মুক্তি অভরপ। কংগ্রেস-দেভাগণই জীগবিরোধী, তারা বদি আবু সভার অনুষ্ঠ আহুগত্য বীকার না করেন ভবে তারা দেশদ্রোহী প্রমাণিভ হইবেন এবং দেশদ্রোহীর পক্ষে শান্তি যে অনিবার্য্য তাহা না বলিলেও বুবা কঠিন নর। সাম্প্রদারিক সংঘর্ব এড়াইবার বুভ তাহারা শেষ পর্যন্ত রাজী হইরাছিলেন, কিন্তু অন্তর তাহাদের বার বার বিমুখ হইরা উঠিতেছিল—এইবছই কি তাহারা এত কৃত্ত্ব-সাধন করিয়াছেন। এইবছই কি মীরা মরিয়াছে ? মাতৃহারা খোকা কি বাঁচিয়া আছে এই আহুগত্যের বুছ । মীরার বুকের রক্তে মুন্তিকা রক্ত্রিত হইয়াছিল কি এইবছই !

#### . বিরাট জনসভা।

হাৰার হাৰার লোক সমবেত হইরাছে পাকিস্থানের বাৰীনতা-উৎসবে। এক পাশে দাঁড়াইরা আছেন সেই বীবরন্দ, অবও ভারতের বাৰীনতার বপ্প একদা বাহাদের উব দ্ব করিয়া-ছিল। তাঁহাদের অন্তর কাটিয়া যাইতেছে পরাক্ষের বেদনার, মুবে আহ্গত্য ধীকারের ক্রিম হাসি দিয়া তাহা ঢাকিবার একটা নিক্ষল প্রয়াস তাঁহাদের অবস্থাকে অবিকতর শোচনীয় করিয়া ত্লিয়াছে। কেহ কেহ তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করি-তেছে—কি আর করবেন, দেশে যথন ধাকতে হবে।

শচীনবাবুকে পতাকার নীচে লইয়া যাওয়া হইল—সেধানে
মঞ্চ বাঁবা হইয়াছে। সত্য তাঁহার পালে পালে চলিয়াছে।
আৰু উহাদের বড় প্রয়েশন শচীনবাবু ও সত্যকে দিয়া বফুতা
করানো, কারণ তাহারই মাবে পরিত্প্ত হইবে তাহাদের
নিঠ র অভ্যার বিশ্বয়োলাস।

হাজার হাজার কঠে জিনীর উঠিল—পাকিস্থান জিন্দাবাদ i
সকলে সমবেতকঠে আহুগত্য স্বীকার করিল।

শচীনবাৰু বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—ভাইসব, আৰু বড় গুডদিন—কিন্তু তাঁহার অন্তর বেদনার পূর্ব হইরা উঠিরাছিল, কণ্ঠ
তাঁহার রুদ্ধ হইরা পেল, তিনি বেশী কিছু বলিতে পারিলেন
না—বার বার মনে হইতেছিল মীরা কেমন করিরা বোকাকে
কেলিরা গিরাছিল, কেমন করিরা উত্তপ্ত সীসক-গোলক তাহার
কোমল বুক ভেদ করিরা গিরাছিল, উক্ত রস্তে পৃথিবী আর্ম
হইরা উঠিরাছিল। সে গুলিবিদ্ধ দেহ কেহ দেখে নাই, তাহার
কোনো সন্ধান কেহ পার নাই—সেই শবদেহকে কেহ বিজ্বন্দ্রাল্য ভ্ষতিত করে নাই।

শচীনবাবু অতি কঠে অন্তর্গবেগ সংবত করিয়া কোনো-মতে বক্ততা শেব করিয়া কহিলেন, আর একবার হিন্দু-মুসল-মানের মিলিভ কঠে ধানিত হাইজ,—পাকিহান দিন্দাবাদ। সংক্রেম্প্রাভার কঠে ঐতিধানি হইল।

এই সমরে মংকর এক প্রান্তে একটা সোরগোল উঠিল, শিশুকঠে অনিত হইল "বন্দেমাতরম্ব" এবং ভার পরক্ষেনিই

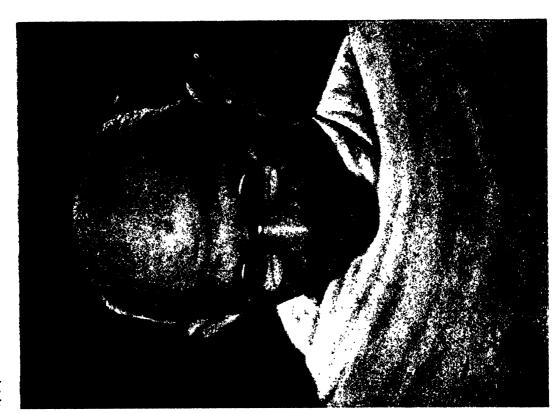

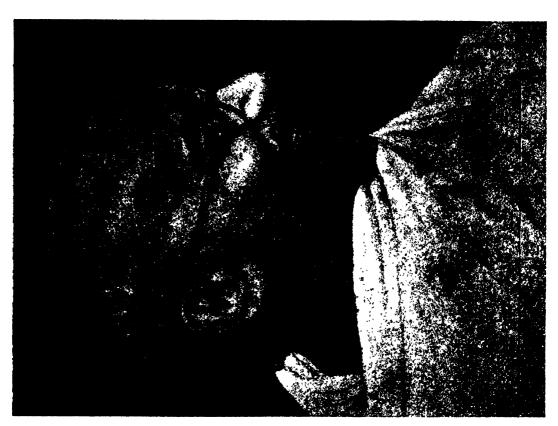

### হরিহার



গগাৰ ফ হইতে হরিদার শহরের দৃষ্ঠ। পশ্চাতে শিবালিক পাহাড়শ্রেণী

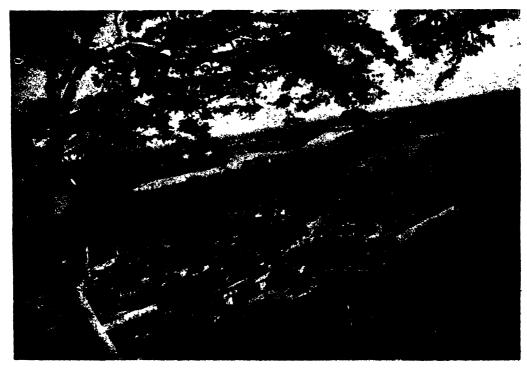

माप कर्मामां मार जनग्रहा है

একটা ভার্ড কঠের চীংকার শচীনবাবুর কানে ভাসিরা পৌছিল। কঠবর পরিচিত যেন খোকার—

তিনি ছুটিয়া গেলেন সেধানে—দেখেন মঞ্চের নিয়ে খোকা পাড়িয়া আকুলভাবে কাঁদিভেছে, করেকজন বুবক তাহাকে ধরিরা উঠাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে কেবল চীংকার করিতেছে—বাবা ! বাবা ! শচীনবাবু ছুটিয়া গেলেন, থোকাকে ভূলিয়া দেখেন তাহার বামহাতের কল্থইরের যেন হাড় সরিয়া গিয়াছে। সভ্যও আসিল, তাহারা ছুই জনে খোকাকে লইয়া ভিডের বাহিরে আসিলেন। তখন একজন ছানীয় মৌলবী উদীপনামরী ভাষায় ইস্লাম ও পাকিছানের মাহাদ্মা প্রচার করিতেছেন।

শচীনবাবু আহত পুত্রকে কোলে করিয়া চলিয়াছেন নির্বাকভাবে। সত্য পিছু পিছু চলিয়াছে।

— क **उक्क किल मिल म**छा।

সভ্য মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, ও পাকিছানের ক্লোগান না বলে বন্দেমাতরম্ বলেছিল বলে কোন অভ্যুৎসাহী মুবক ওকে ধাকা মারে—ভার পর পড়ে গিয়ে—

নীরবে ছই জনে আরও কিছুক্ষণ চলিলেন। ভাবিতে ভাবিতে শচীনবাবুর হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হুইয়া উঠিয়া-ছিল। তিনি অকমাৎ বলিয়া উঠিলেন, ওর মা চলে গেছেন, আর আমি বেঁচে রইপুম কি এই দেবতে ?

শচীনবাবু সত্যর পানে চাহিলেন। সত্য নির্বাক ভাবে চাহিয়া আছে মাটর দিকে—সে অপরাধীর মত বলিল, নলিনীবাবুকে ভেকে আন্ছি আমি। হরত হাড় মচকে গেছে—

সত্য উত্তরের অপেকা না করিয়াই চলিয়া গেল।

বোকার হাতটা ক্রমশ: সারিধা উঠিল বটে, কিছ একটু বাঁকা হইয়া রহিল। স্থলের পরে শচীনবাবু হোষ্টেলের বারান্দার বসিরাছিলেন, সত্য আসিরা প্রণাম করিল। শচীন-বাবু বলিলেন, বসো। বোকার হাতটা একটু বাঁকা হয়েই রইল—আমাদের আহুগভ্যের চিহুবরূপ।

- --- जार्थनि तिकारेन फिरस्ट्र छन्नाम ।
- —**初**।
- ---তারপর কি করবেন গ
- —প্রতিভেণ্ট কাণ্ডের টাকাটা পেলেই চলে বাব দেশে, সেধানকার কমি বিক্রী করে যদি কিছু পাই পেলাম না পাই ওই নিয়েই চলে বাব পশ্চিম-বাংলায় । সেধানে গেলে তব্ একটা সান্থনা পাব বে, বাবীন ভারতে বাস করছি—বে বাবীনভার করে ওর মা প্রাণ দিয়েছেন…
- —সেবানে কত লোক গেছে, যাবে। সেবানে গিরে কি বাভীঘর, চাকরি-বাক্রি পাবেন? কংগ্রেস যেতে

বারণ করছে—এত আশ্ররপ্রার্থীর জারগা নাকি সেবাবে হবে না।

শচীনবাধু উদাসতাবে ধানিককণ চাহিন্না থাকিয়া বলিকেন, চাক্রী বা বাছীবরের আশায় যাছি না—যদি নেহাত মরতে হয় তা হলে থোকার মা বে পতাকার মর্ব্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছে, সেই পতাকা বেধানে উজ্জীন সেধানেই মরতে চাই। নিত্য এই পরাক্ষরের য়ানি, এই অসন্মান, এই ভয় নিয়ে বাঁচা চলে না, এমনি ছর্তর জীবন বয়ে বেড়ানো সন্থব নয়। তা ছাড়া ভাবছি থোকার কথা—সে বড় হয়ে যধন জানবে সব ইতিহাস তথন এই হানের আবহাওয়া ভার জীবনকে ছঃসহ করে তুলবে…

সত্য চূপ করিয়া রহিল। শচীনবাব্র মুখের দিকে চাহিরা কোন তর্ক করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে ক্ছিল, আমাদের এই অন্তর নিরে—যারা এক দিন সত্যই ভাল-বেসেছিল…

শচীনবাবু তাহার কথা শেষ করিতে না দিরাই অকস্থাৎ প্রশ্ন করিলেন, কেন ? ভূমি যাবে না ?

- --- बाद, जात अकट्टे (मर्ट दाट हारे।
- --- এ क्विम चात्रस् . अथन अरे माधना उत्तरास्त्र नाम्रत । যারা এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারবে ভারা थाकरव-भव प्रत्मेर अभन लाक्ति ज्ञान तमरे यात्रा जकन खबर्यात मर्ट्यू निर्**करणत** योश बाहरत मिर्छ शास, **बारणत** সহনশীলতা অপরিসীম। কাব্দেই সকলে যাবে না---যারা এক দিন দেশের ছত্তে সংগ্রামে বাপিরে পড়েছিল তাদের মব্যে অনেকেই আবার নাম-যণ-অর্থ-প্রতিপত্তির মোছে নিৰে-দের আদর্শকে বিসর্জন দিতে কৃষ্ঠিত হবে না। ঐ শ্রেণীয় লোকের বভাব এই। ইতিহাসে দেখা যায়, মুগে মুগে এক দল লোক নিকেদের দেহের রক্তে পৃথিবীর বুক সিক্ত করে দিরে যার জার এক দল লোকের জভে-তারা সেই রক্তপুষ্ঠ উর্বায় ধরিত্রীর বন্ধ থেকে করিত অহত পান করে। তোমরা প্রথমোক্ত দলের, সভ্য-পতদবর্ষী, আগুন দেবলে বাপিরে পড়বে, কিন্তু যারা বুরিমান ভারা ভোমাদের পুড়ভে উৎসাহ দিয়ে পেছনে থাকবে কলভোগ করতে। এটাই ভগতের ইভিহাসের ধারা।

শচীনবাবু গভীর অভিমানে চুণ করিলেন। হঠাং বেদ ভিনি বুনিতে পারিলেন, আপনার বেরালে তিনি অপ্রাসক্রিক কতকগুলি কথা বলিরা কেলিরাছেন। সভ্য চিন্তা করিতে-ছিল—শচীনবাবু কি বলিলেন, তাঁহার কথাগুলিয় আসল ভাংপর্যাকি?

খোকা সাম্নের উঠানে লাটু ছুরাইতেছিল। সভ্য আনেককব সেদিকে চাহিরা থাকিরা বলিল, একটা কথা বলব ভব।

- ---বল
- -- जाभनारक रकान कथा वनराज जानकान रचन जब हव।
- **—(क्ब**?
- জানি না, তবে হয়। আপনি এমন ভাবে কথা বলেন যার উপর তর্ক চলে না। আপনার ছ:খ · · কথাটা অসমাপ্ত রাধিরাই দে থামিল।

महीनवाब् हाजिए एहं। कतिया विनलन, ७४ कि वन ?

— আপনার মত শিক্ষিত লোক থারা এখানকার হিন্দুদের আশাভরদা তাঁরা যদি এখান থেকে চলে যান তবে অশিক্ষিত হিন্দুকনদাধারণ তো একান্ত নিরুপার হয়ে ভবিয়তে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারে—এমনি ভাবে তো এখানে হিন্দুর সন্তাই লোপ পেরে যেতে পারে।

শচীনবাৰু বলিলেন, ওটা অবশ্বস্থাবী পরিলাম। ধেদিন ভোমরা না ধেরে, রোগে ভূগে তথাকথিত নিম্নশ্রের হিন্দুদের আহ্বান করেছিলে দেদিন ত তারাই তোমাদের ধরিরে দিতে গিরেছে—তারা ভোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লীগের সঙ্গে মিতালি করেছিল, সেদিন একথাই তারা বলেছিল কংগ্রেস বর্ণ-হিন্দু প্রধান। বর্ণ-হিন্দুর অত্যাচার ও ঘূণা সহু করা অপেকা ধর্মান্তর গ্রহণ শ্রের। তবে আক্ তাদের কথা চিন্তা করে কি লাভ হবে। আহ্বণে চণ্ডালের অন্ন ধেরেও তার প্রীতি পার নি, সহামুভূতি পার নি—তার অন্তরকে কাগাতে পারে নি—

- —-সে করে দারী তাদের শিকার অভাব ও বার্থারেষীর প্রাচনা। তারা ত দারী নয়।
- —না কেনে বিষ খেলেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। অঞ্চতার ক্রন্তে বিষের ক্রিয়া বন্ধ খাকে না।
  - ---এটা অভিমানের কণা ভর, যুক্তির কণা নয়---

শচীনবাবু উত্তেজিত কঠে কহিলেন, হয়ত নয়, তবে তাদের প্রীতি ও ভালবাদা লাভ করার জঙ্গে অপেক্ষা করার সময় আমার নেই। দে বৈষ্যিও নেই। আমার বরদ হয়েছে, খোকাকে আমি উপর্ক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাই—তোমরা অপেকা কর, চেষ্টা কর। তক্ষণ মনের উদারতা নিয়ে আর একবার চেষ্টা কর।

শচীনবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁকে শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে সতা বলিল, তা হলে আপনি যাচ্ছেন শুর ?

—হাঁা, যথাসম্ভব পীছই যাব। তোমরাও যাবে, তবে কিছুদিন পরে। এখানে যখন মনে প্রাণে আমুগত্য বীকার করতে পারবে না, এদেশকে নিজের বলে ভাবতে পারবে না, তখন যাবে—.

— যেগানেই যাম, চিটিপত্র দেবেন স্তর। দিদি কলকাতারই আছে। সেগানে তার সঙ্গে দেখা করতে একবার যাব—

শচীনবারু বলিলেন, তোমার সে গছিত বিনিষ্টা তার কাছেই ছিল, তারপর কি হরেছে জানি না—

— স্বামি স্থানি। কেরত পেরেছি— স্থাপনি চিন্তিত হবেন না। সত্য প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—

শচীনবাবু দ্রের পানে চাহিরা বসিরা রহিলেন। সাঙে-ক্লাব আৰও আছে, কিন্তু বৈঠক নির্মিত বনে না, শচীনবারু ক্লাবের উদ্দেক্তেই রওনা হইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন।

नहीनवात् हाक्त्री हाडिया पिया तित्न जानितन ।

প্রভিডেণ্ট কাণ্ডের শ' পাঁচেক টাকা মাত্র সম্বল, তাহার উপর বেশী দিন নির্ভর করা চলে না। মহকুমা শহর হইতে মাইল চৌদ দূরে তাঁহাদের বাড়ী, পৈতৃক বাড়ী ও জমিকমার তিনি কয়েক আনা অংশীদার, তাহাতে তাঁহার বিখা দশেক ক্ষমি ও দালানের একটা কোঠা ছিল, আর একখানা টনের বর তিনিই তুলিরাছিলেন: পূজা ও গ্রীন্মের বন্ধে আসিয়া মাবে মাবে থাকিতেন। বাল্যকালে এই বাড়ীর প্রান্থবের ধূলা গায়ে মাথিয়া তিনি বছ হইয়াছিলেন, উঠানের এক প্রান্তে তাঁহারই মারের স্বহন্তে রোপিত একটা নারিকেল গাছে সবে ফল ধরিয়াছে। বালা-কৈশোর-যৌবনের শত শ্বতিবিভাটিত এই বাস্তভিটা,---এই পৈড়ক ভিটার উঠানেই নবোচা মীরা তাঁহার পাশে প্রথম क्षेष्ठाहेश श्रम्बन्दान बानीव्यान लाख कतिशाहिल। উटाइहे এক কোণে তাঁভার পিতার মৃতদেতের পাশে গঞ্চাবলি হইয়া-ছিল, এমনি কভ শ্বভি মনের মাঝে ভিড় করিয়া আসিতেছিল। তাঁহার মনে অতীতের শত স্বতি যেন জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞভাইয়া ধরিল-এথানে তাঁহার মা বসিতেন, ওখানে বসিয়া মীরা কুটুনা কুটিত, ওগানে বসিয়া তিনি গোকার ভাতের মন্ত্র পড়িয়াছিলেন। পিড়-পিতামহের পদরেণুকণাপুত এই বান্ধ-ভিটাকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের মত চলিয়া যাইতে হইবে-একথা ভাবিতেই যেন তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিত-বার বার বলিতেন, বিধাতা কোন্ পাপে এমনি করিয়া প্রথের বর্গলোক হইতে আমায় বঞ্চিত করিলে। ইহার প্রতি ধুলিকণা, ইহার প্রতি বৃক্ষ, পত্র, সব যেন তাঁহার একান্ত আপনার--এ সব ছাড়িয়া কোণায় যাইবেন ? কোণায়---

ষে অভিমান ও আলা লইয়া .শ সনবাবু আসিয়াছিলেন তাহা যেন বীরে বীরে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল—মাবে মাবে মনে হইত না হর নাই গেলাম, আমার জীবনটা না হর এখানকার ধ্লিকণারই এক দিন মিশিয়া যাইবে, তাহার পর খোলা যেন তাহার বেবানে ব্শি সেধানে আপনার ঘর বীবে।

মারের রোপিত বৃক্ষ, পিতার বছন্তনির্দ্ধিত আসবাবণজ্ঞ, মীরার তৈরি রান্নাধ্রের মৃত্তিকার কলপিটি সবকিছু একসকে বেন তাঁহার মনকে ছ্র্কার ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল— এই একান্ত আপনার গৃহ ছাড়িয়া কোণার বাইবেন, কোন্ সুদ্রে ? সে যেন মৃত্যুর পরপারের অভ্যাত দেশ, একান্তই অপরিচিত।

মীরার মৃত্যু-সংবাদ গ্রামে নানা মুখে নানা রূপে পদ্ধবিত হইয়া রটিরাছিল। কেহ বলিত মীরা লড়াই করিয়া মরিয়াছে, কেহ বলিত সে পুলিসের গুলিতে মরিয়াছে, কেহ বলিত অন্তর্প।

থামের লোকজন শচীনবাবুকে বুঞ্জিমান ও বিবেচক বলিরা মনে করিত। তাহারা ছই চারি জন ব্যাক্ল ভাবে শচীন বাবুকে প্রশ্ন করিল—বল ত, শচীন কি করি ? দেশে কি ধাকা যাবে ? এত দিনের বাস্তুভিটা কি ত্যাগ করতে হবে!

রদ্ধ তারিণী চটোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন—এই বৃচ্চো বরসে কোথায় যাব শচীন ? সামাগু ছ্ই-এক ধর যক্তমান ও ছু-চার বিধে থামার এই নিয়ে কোনমতে আছি—এখন কি করব ?

শচীনবাবু নীরব। এ সব প্রশ্লের উত্তর নাই—তার উত্তর নিহিত আছে ভবিয়তের গর্ভে। এই সব প্রশ্লের উত্তরে শচীনবাবু তাই নীরবই রহিলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন—এরা কি কেবল অত্যাচারই করবে
—এত দিনের প্রেমগ্রীতি, বিশ্বাসের কোন খূল্য দেবে না—
যে সব হিন্দু-পরিবারের গৃহিনীদের মা বলে ভাকে তাদেরও
অপমান করবে।

এই সব কাতরোক্তির পিছনে রহিরাছে বাস্তৃতিটা আঁকড়াইয়া থাকিবার একটা আকুল আকাচ্ছা, প্রত্যক্ষ বাত্তবকে অধীকার করিয়া ভাবপ্রবণ অন্তর অপ্রত্যক আশার উপর নির্ভর করিতে চাহিতেছে।

ভারিণী খুড়ো কহিলেন— যে সমন্ত ছোকরা মুখ ভূলে কথা বলে নি, বলতে সাহস পার নি—কটে, গোদো, ছামাদ সর্বার, সথা, আহাদ—ভারা ভটচায্যিদের পুক্রবাটে বসে ভনিয়ে ভনিয়ে নাম ধরে ধরে বলে, অমুককে বিয়ে করব, অমুকের বৌকে নিকে করব। বকর্পে এ সব কথা ভনে আদ্মহভ্যা করতে ইছে হয়—কিন্তু মুখ বুলে থাক্তে হয়, প্রতিবাদের সাহস নেই। ভারা বলে…

তারিণী খুড়ো কি বলিতে বাইনা চোণের জল ছাড়িরা দিলেন—প্রসদটা একান্ত বেদনাদারক। তাঁহার কুমারী কলা বাসভী স্থলরী সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, কিন্ত অর্থা-ভাবে পাত্রন্থ করা সন্তব হর নাই—তাহাকে উহারা জোর করিরা লইনা বাইবে এইরপ একটা ষড়যন্ত্রের জাভাস পাওরা বাইতেছে—তারিণী বুড়ো তাই সর্বাদা সচকিত জাভান্ধ কালাতিপাত করিতেছেন।

छनिया भरीमवायू वार्षिक इरेरनम, किन्न कविवाद किन्न

নাই---পুলিসে সংবাদ দিয়া লাভ নাই, বিপরীত ফল হইতে পারে।

শচীনবাবু বলিলেন—আমার মনে হয় সংসারে ছই রকমের লোক আছে। একদল যারা বেঁচে থাকাটাকেই বড় মনে করে, তার জ্ঞান আত্মর্য্যাদা বিবেকবৃদ্ধি বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নিজের, সমাজের ও দেশের মর্যাদা রক্ষার জ্ঞান্ত জীবন বিসর্জন দেয়। যারা প্রথম শ্রেণীর তারা যাবে না, যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর-তারা যাবে—বেঁচে থাকতে নয়, মরতেই। কিন্তু ভাবছি এত লোকের ব্যবস্থা কে করবে, তা ছাড়া সেখানে চোরা-কারবারী আর শ্রবিধাবাদীরা নিজেদের স্বার্থের জ্ঞান্ত ওং পেতে বঙ্গে আছে।

- ---ভূমি কি বাবে ?
- —হাঁা, ষাবই ছির করেছি, এই মানি ও জসমানের মাবে বাস করা আমার পক্ষে সপ্তব নর। তা ছাড়া আমার কি আছে ? কোন আকর্ষণে থাকুব ?
- —ভারিণী থুড়ো বলিলেন—ভোমার কি শচীন, বিভেব্দি আছে, যেগানেই যাবে ভগবানের ফুপার জন্তবন্ত্রর সংস্থান করে নিতে পারবে, কিন্তু আমরা—
- —একই কথা খুড়ো—সেধানে আমার মত বিদ্যান লাখো লাখো আছে। যাবেও অনেকে। কাব্দেই সমস্তার কোনও সমাধান হবে বলে মনে হয় না। তবে—না বাঁচতে পারি মরব তাতে আমার ছঃখ নেই—

আলোচনা চলে, কিন্তু কিছুই মীমাংসা হয় না—আলোচনা সমস্থার কটিনতা সম্বন্ধে তাঁদের অধিকতর সচেতন করিয়া তোলে মাত্র। সকলেই ভারাক্রান্ত হাদরে নিক নিক বাড়ীর দিকে রওনা হন।

ভমির খরিদার সংগ্রহের চেপ্টায় সে দিন শচীনবাবু বৈকালে বাহির হইলেন। হিন্দু খরিদার নাই, মুসলমান ছাড়া কেহই ভমি কিনিবে না। পরিচিত হুই-চার ভন মুসলমান মাতকরের কাছে কথাটা প্রকাশ করিলে হয়ত জ্বেতা ভুটতে পারে।

কিছ পৰে যাইতে যাইতে একটা ছটনার তাঁহাকে থামিতে হইল। ভট্টাচার্যারা পুরাতন বর্দ্ধিষ্ট ছর, গ্রামের সকলেই তাঁহাদিগকে ভরভজ্ঞি করিয়া চলে; সেটা তাঁহাদের অবর্ণের ক্ষন্তই নয়, তাঁহারা পরোপকারী ও একমাত্র তাঁহাদেরই চেঙার ও অবর্ণ গ্রামে যাহা কিছু ক্ষনিহতকর প্রতিঠান ছাপিত হইবাকে সেইটাই প্রধান্ত্য কারণ।

কে একজন নিষেধ না মানিয়া তাঁহাদের পুকুরে ছিণ কেলিয়া বসিয়া আছে, প্রতিবাদ প্রাছ করে নাই। ফলে একটা বচনা চলিতেছিল। — ভূমি ভাষ করে দিনছপুরে যাছ ধরে নিরে যাবে ?

য়ুসলমান মুবকটি হাসিয়া বলিল— আজে না, ভার

করব কেন ? এত দিন আপনারাই ত সব তাল মন্দ ধেরেছেন, এখন পাকিছান হয়েছে আমরাও একটু খেরে নি— এর মধ্যে ভোরজবরদন্তির তো কিছুই নেই।

সে নির্ক্ষিকার চিত্তে ছিপ তুলিরা টোপ পাণ্টাইরা বীরে ক্ষত্থে পুনরার মংক্তশিকারে মনোনিবেশ করিল। ভটাচার্ব্য মশার বলিলেন—দেখ শচীন কথার ছিরি, এদের ক্ষতে ইর্ল হাসপাতাল করেছি আমরা।

শচীনবাবু কহিলেন—পাকিয়ান হয়েছে তার মানে কি এই বে, হিন্দুর সব কেড়ে নেওয়া যায়—স্বাধীন হওয়ার অর্থ কি তাই ?

- আতে না, তবে বরুন আগনাদের বেরেই ত আমরা আছি— আপনাদের খেরেই থাকব—ছ'একটা মাছ ধরলে আর আপনাদের কি ক্তি?
  - —সকলেই যে ধরতে চাইবে—
- —আছে তাই ঠিক হয়েছে, কাল জাল নিয়ে সকলেই আসবে আমি একটু আগেই এসেছি।
  - —তা হলে মোদা কথা তুমি উঠবে না, মাছ ধরবেই।
  - --- छेर्ठव देव कि बाह्य (शत्नहे छेर्ठव।

শচীনবার ব্বিলেন বাদাহ্বাদে লাভ নেই—হ্বকটর কথা বলিবার ভঙ্গীতে তেমনি ব্যঙ্গ তাছিল্য স্পরিস্ট। তিনি কহিলেন—এখানে বাস করতে হলে এ ধরণের অত্যাচার সন্থ করতেই হবে—

ভটাচার্য মহাশর কহিলেন—সেদিন কথা নেই, বার্তা নেই—দেখি ছ'জন নারিকেল গাছে উঠেছে, জিজাসা করলে ঠিক এমনি জবাব দিলে—এখন আপনাদেরই ত খাবো— অর্থাৎ এখন ওরা ইচ্ছামত আমার তোমার স্বকিছুই খাবে, নেবে, এতে প্রতিবাদ করা চলবে দা—

শচীনবাৰু কহিলেন—তাই ত দেধছি—

তিনি কিরিরা আসিলেন, আজিকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করির। ভাঁছার অন্তরে আর কোনরূপ বিধা রহিল না—যত শীত্র সন্তব এই স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত।

ও ছেলেটকে তিনি স্বানেন—ও প্রাইমারী পাস করির। করেক বংসর মাজাসার পড়িরা মৌলবী হইরাছে। উপ্র সাম্প্রদারিকতার ভেদবৃত্তিতে কল্ডিত ওর মন।

শচীনবাবুর মনে নানা চিন্তার উল্লেক হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—সকল দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদার রহিরাছে। কিন্তু তাদের অবস্থা এক্ত শোচনীর মর। কিন্তু এদের মধ্যে অবিকাংশই অনিক্ষিত জনসাধারণ—এদের বিশ্বাস করা চলে না—এদের তালমক্ষ বিচার-শক্তি নাই। তাহাদের উল্লেখ্য প্রবৃত্তি কুপন বে উৎক্ষি উল্লাসে ভাগিলা উটিয়া

চরম সর্ক্ষনাশ সাধন করিবে ভাহার ঠিক নাই। এই অনিশ্চরতা, এই অসন্মানেরও মাঝে মাল্ম বাস করিতে পারে না।

ঘটনাটা হয় ত সামান্ত, কিন্তু তাহা বাস্তুভিটার প্রতি শচীন বাবুর আসম্ভিকে দূর করিয়া দিল। তিনি পূর্ণোভ্তমে বাস্তু ত্যাপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শচীনবাবু কিছু কমি বিক্রয় করিয়া কেলিলেন জলের দরে। বিধা প্রতি দর হয় ত ছয় শত, তিনি তাহা তিন শত টাকায় দিয়া দিলেন। অর্জেক কমি বিক্রয় করিয়া কোনরূপে বার শত টাকা সংগ্রহ করিলেন। পাড়ার সকলে হা হা করিয়া উঠিল—মাটি-ই সোনা, সোনা চুরি যায়, কিন্তু এ কর্ণনো চুরিও হয় না, জলে ডোবে না, আগগুনে পোড়ে না, তাকেই তুমি এমনি করে নষ্ট করছ—

তারিণী খুড়ো এক দিন কছিলেন—ভোমার বাবা পেটে গামছা বেঁধে এই ক' বিঘা জমি করেছিল—সে চলে গেছে, তাকে এ দৃষ্ঠ দেখতে হ'ল না। কিন্তু আমি যে সন্থ করতে পারছি না। তোমার বাবার সে কি টান, কি ভালবাসা ছিল এই জমির উপর—বৃদ্ধ তারিণী খুড়ো অঞ্চ বিসর্জন করিলেন।

শচীনবাধুর হাদয়ের কোমলতম স্থানে বার বার আঘাত করিয়া তাঁহার মনকে এঁরাই হুর্জন করিয়া দিতেছিলেন, তিনি . বলিলেন—ইচ্ছা করে ত করছি না, কিন্তু এর মাঝে কেমন করে থাকি ?

বাকী কমির খরিকার হির হইরাছিল, কিন্ত অকলাং তাহারা সকলেই কমি কিনিতে অবীকার করিল। কারণ অহুসভান করিয়া দেখা গেল মৌলবী মাতক্ষরগণ প্রচার করিয়া—ছেন বে, হিন্দুরা চলিয়া গেলে কমি বিনা প্রসারই পাওয়া বাইবে—অতএব টাকা দিয়া কেনা নিরপ্ত। তাহার কবায় মুসলমানেরা বিনা ব্লো ভূমিলাভ করিবার আশায় উদ্গ্রীব হইয়া হিন্দুদের প্রহানের অপেকার আছে।

শচীনবাৰু অতঃপর অহাবর সম্পত্তি বিক্রমে তংপর হইলেন ! ঘট বাট পিছি খাট, পালছ, আলমারী চেরার টেবিল—পুরুষামূক্তমে বাড়ীতে কত জিনিষই না সঞ্চিত হইরাছে ! তিনি টনের মরধানিও বিক্রম করিয়া দিলেন।

এমনি করিয়া আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ হইল।

একটু ঠাণা লাগিরা শচীনবাবু অত্ত হইরা পড়িলেন। অর সামাত, কিন্ত ভরানক মাধার বন্ধণা। দালানে ভইরা ছিলেন। ধোকা ভাহার সাধ্যমত পরিচর্ব্যা করিভেছিল।

সেদিন টনের ঘরের ক্ষেতা নিত্রিও লোকজন লইরা চালের টন বুলিতে আরম্ভ করিল—টনের উপর হাডুড়ির আবাতের শব্দ হইতেছে অত্যন্ত তীব্র। প্রতিট আবাতের শব্দে মনে হইতেছে বেন তাঁহার মাধার হাতৃত্তি পিটতেছে। আওরাক অসম হইরা উঠিল, কিন্ত প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই।

শচীনবাবু চাহিন্না চাহিন্না দেখিতেছিলেন—এক একখানা টন খুলিয়া পড়িতেছে, বেড়া অপসারিত হইতেছে…

মনে পড়িল, তিনি নিজে মিগ্রির সঙ্গে থাকিরা, থাকিরা এইগুলি করিয়াছিলেন, কত প্রমে কত যত্নে কত আশাউদীপনা লইরা। তাঁহার মারের ও মীরার সযত্ন পরিমার্জনে
ঘরদোর যেন পবিত্র হইরা উঠিত। দীর্ঘকালের শ্বতিবিক্ষ্মিত
পিতামহী-কননী-পৃহিণীর কল্যাণকরস্পর্ণপৃত সেই বাস্তুভিটা
শুক্ত হইতে চলিয়াছে।

শচীনবাৰুর বুকের মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিল—কোণায় বর্গতা মাতা, কোণায় মীরা ? তাঁহাদের অন্তরও কি আজ এমনি হাহাকার করিতেছে ?

টিনের উপর অবিরত হাতৃভির আওয়াব্দ যেন সরাসরি একেবারে মাধার ভিতরে গিয়া চুকিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বার বার চোব ভরিয়া ব্লল আসিতেছে।

শচীনবাবু ব্যাক্ল ভাবে কহিলেন, খোকা, ওদের একবার ডাক্, উ:। জার ত পারি না।

খোকা ভাকিয়া আনিল। কেতা নিজেই আসিয়া দরকায় দাঁড়াইল।

শচীনবাবু ব্যথভাবে কহিলেন, বছ মাথা ধরেছে, হাতুছির শক সহ হচ্ছে না, জার এক দিন না হয় ভাঙতে—

- ---এতগুলি লোক এনেছি।
- ---- আমি ছ'চার দিনের মধ্যেই চলে খাব, তার পরেই শা হয় বরখানা নিয়ে যেতে---
- এতগুলি লোকের মজুরী খামোকা দিতে হচ্ছে—তাতে বর কিনে আমার লোকসান হরেছে—

मठीनवावू कहित्सन, त्माकभान द्रावाह ?

—হাঁা, সবাই বলছে, আর ছই-চার মাস পরে এরকম ঘর এমনিই পাওরা যাবে—আর তা যদি নাও হর তা হলে বিশ-পঞ্চাশ টাকার তো নিশ্চরই পাওরা যাবে!

শচীনবাবু হতাশভাবে পুনরার শুইরা পড়িলেন। লোকটি সাল্বনা দিবার হুরে কহিল, এই ত হরে গেছে, একটু কট করে থাকুন—

শচীনবাবু শুইরাই রহিলেন—খরের টনগুলির সঙ্গে সঙ্গে বুকের পাঁজরগুলিও বেন খুলিরা পড়িতেছে। নিদারুণ বেদনার উৎসারিত অঞ্চ গোপন করিতে তিনি বিছানার মূব গুঁজিরা ইতের মত পড়িয়া রহিলেন।

হছ হইরা শচীনবাবু দেরী করিলেন না। একটা শুভদিন দেখিরা নৌকা ঠিক করিরা কেলিলেন। খালের খাটে নৌকার প্ররোজনীর জিনিষপত্ত বোকাই হইল—শচীনবাবু পুরাতন মঙপে শেষ প্রণাম করিরা খোকাকে লইয়া নৌকার উঠিলেন। প্রতিবেশী গ্রী-পুরুষ সকলে সমবেত হইলেন বিদার দিতে।

তারিণীখুড়ো কহিলেন, আমাদের কেলে রেখে ত চললে বাবা! কপালে কি আছে জানি না—যদি সময় হয় মাঝে মাঝে না হয় এমনিই বেড়াতে এস।

শচীনবাবু কিরিরা চাহিলেন, পিছনে দেখা যার তাঁহাদের ভিটার উপর খাড়া খুঁটগুলি দাঁড়াইরা আছে। পুর্বপুরুষের অশ্রুষারায় সিক্ত হইরা তাহারা যেন খুর্যকিরণে চক্ চন্থ করিতেছে। এই গৃহ—ইহারই আকর্ষণে কত শত ক্লোণ অতিক্রম করিরা প্রবাসী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

খোকা প্রশ্ন করিল, আমরা আর বাড়ী আদব না বাবা।
শচীনবাব্র বুকের মাঝে রুদ্ধ ক্রন্দন গুমরিয়া মরিতেছিল।
তিনি কহিলেন, না বাবা, এই শেষ—

কথাটির সঙ্গে পঞ্চে তাঁহার ছই চকু বাহিয়া অঞ্চ পড়াইয়া পড়িল, কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, মাঝি নৌকা ছাড়ো—

ঠাহার অন্তর আর্ত্তনাদ করিতেছে। ফিরিয়া দেবেন শৃষ্ঠ ভিটায় সেই একক বুঁটগুলি সহস্র স্থৃতির পতাকা উজ্জীন করিয় দাঁজাইয়া আছে। বাটের পার্বে অপস্যুমান জনতার পাছে অঞ্চানেধ দাঁজাইয়া আছে কিরণের মা---তাহার মায়ের সমবয়সী নমশ্র বিধবা।

শচীনবাবু পঞ্জিকা দেখিৱা শুভদিনেই রওনা হইরাছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু দিনটা সত্যই শুও কিনা তাহা বলা কঠিন।

কলিকাতার উপকঠে তাঁহার এক আগ্নীর চাক্রী করিতেন, তিনি প্রথমে তাঁহারই আশ্রেরে আসিরা উঠিলেন। তিনি জানিতেন বেশী দিন এ আশ্রেরে থাকা চলিবে না—ছান নাই, রেশনের মাপাজোখা চাল, এখানে ছ'চার দিনের বেশী থাকা সকত নর। তিনি একটা বাসা খুঁলিতে লাগিলেন। যা জোটে তিনি ও খোকা উভরে মিলিরা রাঁথিরা থাইবেন, মাপ্তারী টউশনি করিয়া শ'থানেক টাকা রোলগার করিতে পারিলে, ধীরে ধীরে একটু জারগা কিনিরা খোকার মাথা ওঁলিবার একটু ঠাই করিয়া দেওরাও হয়ত অসম্ভব হইবে না। তাহা হইলেই তাঁহার ছটি।

বাসা বু জিতে লাগিলেন, কিন্তু বাসা কোণায়? লাখো লাখো লোক জাসিয়া গ্যারেল, গোয়াল, ভাঙা-বাড়ী সবই উচ্চহারে ভাড়া করিয়া কেলিয়াছে। কোথাও তিল বারণের খান নাই। বাসাটা জালীয়বাড়ীর নিকটে হইলেই ভাল হয়— তিনি এবানে ওবানে গেলে বোকার বাড়ীতে থাকিতে জন্মবিবা হইবে না এবং ভাঁহারা ভাহাকে একটু দেখান্ডনাও করিতে পারিবেল। বহু চেঙার নিকটেই একট বাড়ীয় সন্ধান পাওরা গেল—ভাঙা বড় বাড়ী, একপাশ ধ্বসিরা গিরাছে, সেবানে অথব গাছ অনিরাছে, কিন্তু অগুপার্থের ছুইট বর ভাল আছে, একটিতে রালাবালা চলে ও অগুটিতে বাকা যায়। এই বাড়ী ভাড়া হুইতে পারে ভাহা কেহু কল্পনাও করিতে পারে নাই। আপ্রীরটিকে সঙ্গে করিরা বাড়ীওয়ালার সহিত শচীনবার্ দেখা করিলেন। তাঁহারা কলিকাভাবাসী, প্রায় বাড়ীতে আসেন, ধ্যধায় সহকারে প্রা করিরা চলিয়া যান—দানধর্ম যথেষ্ট। শুনিরা শচীনবার আশাগিত হুইরাছিলেন।

কলিকাতার মালিকের বাড়ী বিরাট। সামনেই কল, তাহার পাশে গ্যারেজ—তিনখানি মোটর। কর্ডা বাড়ীতেই ছিলেন, শচীনবাবুর আজীর পাচ্বাবুকে তিনি চিনিতেন। বলিলেন—এস হে পাচ্, কলকাতা এসেছ কেন ? বাজার করতে—

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পরে পাঁচ্বাবু প্রভাব করিলেন, এই ভদ্রলোক বাস্তভাগ করে আসতে বাস্ত হয়েছেন, আপনাদের পুরনো ভাঙা বাড়ীতে এঁকে যদি আশ্রম দেন।

- শিশ্চয়ই। ওদের সাহায্য করাই উচিত, কেন করব না ? ভাষগা ভমি বাসা ত দিতেই হবে।
- ---উনি দরিও শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে বেকার, আপনারা বড়লোক, ভাড়া আর কি নেবেন ?

মালিক হাসিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন--- সেটা ঠিকই বলেছ পাচু, দেওরাই উচিত, কিপ্ত একটা নিয়মিত ভাড়া না দিলে ওরও দাবি থাকে না, আর ধর আমারও মতি এম হয়ে কোন দিন বলতে পারি উঠুন মশায়। কিপ্ত ভাড়া দিলে আক্কাল আইনে আর ওঠাবার উপায় নেই। একটু পামিয়া তিনি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, বুবেছ, ভবিছতের দিকে তাকিরে কাক্ষ করতে হয়। আমি একাই ত মালিক নর সরিক আছে—

শচীনবার কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি বলিলেন, তা হলে ভাড়াটা...

—হাঁ।, কিন্তু সেটা আমি ত বলতে পারি না। দশ কনের অংশ আছে—আমি যদি কম ভাড়া বলে কেলি ভায়ারা বলবেন, বাড়ী ভাড়া দেওয়াটা আমাদের ব্যবসা, বাড়ীগুলো বর্ম্মালা নয়। তাই বলি গাঁচু, আমি ওখানকার সরকার কেইকে বলে দেব ভার সঙ্গে ঠিক করে নিও। সে উচিত ব্যবহা করে দেবে, আমারও দোয রইল না, ভোমাদেরও কাক হাসিল।

তাঁহারা বিদার লইলেন। শচীনবাবু ভদ্রলোকের কথার সহামুভূতির সুর লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলেন।

ছুই চার দিন পরে সরকার কেট কানাইল, ভুকুম আসিরাছে, ভাড়া মাসিক ২৫ টাকা।

नाह्नान् हन् क्नाल छूनिया निल्लम, नन कि ? य'नान मा ? चाय अक्ट्रे क्रांतिन--

জাগে এর ভাড়া জাট জানাও হ'ত না, ২৫<sub>২</sub> টাকা চাইছে—

— আমার হাত ত নয়, বাবু বলেছেন। তিনি বললেন, যে রকম রিকুজি আসছে তাতে তিরিশ টাকা পর্যন্ত ভাড়া হবে— আর বলতে কি সকালেই এক ভন্রলোক ২০১ টাকা বলে গেছে—

শচীনবাবু চিস্তা করিলেন। পাঁচুবাবু বলিলেন, মাস্থ বিপদে পড়লে কি এমনি করে তাকে শোষণ করা ভাল, না এটা ধর্ম ?

কেট হাসিয়া বলিল, বাবু বলেন, মাস্থ বিপদে না পছলে টাকা দেয় না।

শচীনুবাবু অনেক চিন্তা করিলেন, কুটুবের গলগ্রহ হইয়া পাকা যায় না। যাহা হউক, ছই চায় মাস পাকিয়া কোপাও চাকুরী পাইলৈ সেখানেই চলিয়া যাইবেন, করেক মাস না হয় ডাড়া দিলেনই। শচীনবাবু পাচুবাবুকে তাহার মত কানাইলেন, পাচুবাবুও একটু হাইভাবে বলিলেন, যা বলছেন, অবস্থা যা হয়েছে শেষে ঐ বাড়ীই হয়ত চল্লিশ টাকা ভাড়া হবে।

অতএব শচীনবাৰু খোকংকে সইয়া ভাঞাবালীতে আসিয়া উঠিলেন।

প্রথম দিন নুতন বাসায় যাইয়া খোকা মহা পুলকিত হইল—দে পরম উৎসাহে ভাঙ্গা হাতে জ্বল আনিল, চাল ধুইল, শচীনবাবু কোন মতে বি চুড়ি রাঁধিয়া নামাইলেন। খোকা বাইতে ধাইতে পরম উৎসাহে বলিল, বেশ হয়েছে, বাবা, আমিও ত রাধতে পারি।

আহারান্তে প্রথম কান্ধ রেশনকার্ড করিতে রেশন আপিসে যাওরা। গোকাকে বাসার থাকিতে বলিয়া শচীনবাবু রওনা হইলেন। রেশন আপিসে দরখান্ত দিয়া জানিতে পারিলেন, পনর দিন বাদে কার্ড পাওয়া যাইবে।

তিনি সবিশারে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এই ছুই হুপ্তা কি

कर्मठातीक कराव मिल्नन, এতদিন या त्यस्टिन छाहे थारवन।

- —তা হলে প্রকারান্তরে আপনারা কালোবান্সারে কিনতে বলছেন।
- —আমরা বলি না, তবে মাছ্য প্ররোজনে করে...
  আমরা ইনস্পেষ্টর পাঠাব, তারা রিপোর্ট দেবেন, তার পর
  কার্ড লেখা হবে ইত্যাদি—তাতে পনর দিন কি বেশী.
  সমর ?
- —কিছ আপাততঃ পনের দিনের ধাবার দিতে পারেন না ? আর একটু কেরোসিন—

- —সে অনেক দেরি, কার্ড পাকা হবে ভারপর—
- —ততদিন।

—বাতি আলাবেন, দেশী বাতি, দেশী শিল্পের উন্নতি হউক—তিনি চলিনা গেলেন। শচীনবাবু বিশ্বিত হইয়া কিরিয়া আসিলেন। লোকটি যাহা বলিয়াহে তাহার সবই সত্য।

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিয়া দেবেন, খোকা সারা দ্বিপ্রহর আশেষ প্রমে হর সাকাইরাছে, তাহার কলে সব তচনচ হইরা গিরাছে। জল আনিতে হর ভিজিয়াছে, বাসন গোছাইতে কাপ ভাঙিয়াছে, বিছানা করিতে বালিশ ছিঁ ছিয়াছে ইত্যালি। তিনি পুনরার সমন্ত গুছাইয়া বাহিরের বারান্দায় বসিলেন। এক ভল্লোক অদ্রে গামছা পরিয়া হঁকা টানিতেছিলেন, তিনি নিকটবর্তী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুবি ভাছা নিরেছেন ?

-- আন্তে হাা।

উভয়ের পরিচয় হইল। শচীনবাবু জানিতে পারিলেন,

ভদ্রলোক বাড়ীতেই থাকেন, কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতে কোনমতে চলিত, বর্তমানে হইখানা বাড়ী ভাড়া দিরা ভাজ ভাবেই চলিতেছে। শেষে বলিলেন, তবে আমি ত বড়লোক নয় তাই বুবি আপমাদের হু:খ, আগে ত এখানকার বাড়ী ভাড়াই হ'ত না, অধিকত্ত লোক রাখতে হ'ত দেখাশোনার কতে। এখন সেখানে ভাড়া পাছিলেপাচখানা খর পঁচিশ টাকা ভাড়া। মল কি ? বেশ চলে যাছে, জিনিষপত্রের দাম বদি বাড়ে বলব তাদের আরও কিছু দিতে। অধর্শ করব না—তবে ওঁরা বড়লোক, ওঁরা ত আপনার কাছে পঁচিশ টাকা নেবেনই, আগে জানলে আমি একখানা ঘর আপনাকে দিতাম কিন্তু এখন—

শচীনবার সমবেদনার একটু বিচলিত হইরা বলিলেন, সকলেই ত ধর্মতীক্ষ হর না। তবে আপনি ভাববেন না, চাকুরির চেষ্টা করছি, পেলেই চলে যাব। আপাততঃ আশ্রয়টুকু চাই। (ক্রমশ:)

### কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার

ডক্টর শ্রীদীনেশচম্প্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

মোটামূট বলিতে গেলে মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বংগাপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল কলিগ। অবশ্র মহানদীর উত্তর-পূর্ব্বদিক্স্থিত বৈতরণী নদীর তীরবর্জী अक्रमेश था हीन किन प्राप्त अस्पूर् के हिन। कि है है है। অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থের কলিক। সঙ্কীর্ণ অর্থে কলিক বলিতে কেবল আধুনিক পুরীগঞ্জম্ অঞ্ল বুঝাইত। ক।লি-দাসকৃত রঘুবংশে ( আতুমানিক ৪০০ এটা ক) কলিকরাজকে 'मट्यानाथ' वर्षार मट्या पर्याणत वरीयत वर्णा इहेमारह। এই মহেন্দ্র পর্বতে আধুনিক গঞ্জম কেলার অন্তর্গত মহেন্দ্র-গিরি। কালিদাসের যুগে কলিদ দেশের পুর্ব্বোত্তর দিকে উৎকল দেশ অবস্থিত ছিল। আধুনিক বালেশর ভেলা এবং মেদিনীপুর ও কটকের কিয়দংশ উৎকলের অন্তর্গত ছিল। এত্রীয় পঞ্ম শতাকী ও তন্নিকটবর্ত্তী সময়ের কতকণ্ডলি তাত্র-শাসনে দেখা যায়, সিংহপুর, বর্দ্ধমান, দেবপুর, পিষ্ঠপুর প্রভৃতি হানের নরণতিগণ আপনাদিগকে কলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গঞ্ম কেলার চিকাকোল বা একাকুলুমের নিকটবর্তী আধুনিক সিঙ্গুপুরম্ নামক প্রামই প্রাচীন সিংহপুর। বর্তমান বিশাখন্তনম্ কেলার পালকোও তালুকের অন্তর্গত वाणायां विलयां यत्न दयः। त्मवताद्वे नामक कृष्य द्वाटकात রাজধানী দেবপুর ঐ জেলার রেলাম কি তালুকে অবস্থিত ছিল।

পিষ্টপুর আধুনিক গোদাবরী কেলার অন্তর্গত পিঠাপুরম্ নামক ছান। প্রীপ্রীর পঞ্চম শতান্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রাচ্য গঙ্গ-বংশীর রাজগণ কলিঙ্গনগর ( অর্ধাৎ আধুনিক গঞ্চমের অন্তর্গত মুখলিঙ্গম্ব) এবং চিকাকোলের নিকটবর্গ্তী দন্তপুর মগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে কলিঙ্গাধিপতি বা একলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার করিতেন। প্রীপ্তীর ৪৯৬-৯৮ অক মধ্যের কোন তারিখ হইতে প্রাচ্য গঙ্গ-রাজগণের ব্যবহৃত সালের গণনা আরম্ভ হইরাছিল। তাঁহারা মহেজগিরির শিখরবর্ত্তী গোকর্ণেশ্বর শিবের ভক্ত ছিলেন। প্রাচ্য চালুক্য-বংশীর রাজগণের লিপিতে বিশাধপন্তনম্ জেলার অংশ-বিশেষকে মধ্যমকলিঙ্গ বা এলামঞ্চি কলিঙ্গ দেশ বলা হইরাছে

গুগবংশীর মহাপরাক্রান্ত সমাট সমুদ্রগুপ্ত এই চতুর্থ
শতান্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণাপথের অনেক রাজ্যাধীধরকে
পরান্ধিত করিরাছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ ভন্তালিপিতে
ইহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যার। কিন্ত এই লিপিতে
কলিদ দেশের কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে মনে হর,
চেদি-মহামেঘবাছন বংশের, অধঃপতনের পর কলিদ দেশ
কতক্তালি ক্তা ক্তা রাট্রে বিভক্ত হইরাছিল। এই বংশের
সর্ব্বাপেকা প্রসিদ্ধ নরপতি 'কলিদ চক্রবর্ত্তাঁ' ধারবেল এইপ্র

থেকা শতাকীতে রাজত্ব করিতেন বলিরা জানা যার। সম্ভবতঃ এই বংশে শিক্ষপাল নামক অপর একজন নরপতি ছিলেন এবং ভূবনেখনের নিকটবর্ত্তী শিশুপালগড় তৎকর্ত্তক নির্দ্দিত ছইয়াছিল। মহাভারতে শিশুপালসংজ্ঞক উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার নামামুসারেই কলিকের কনৈক চেদিবংশীয় রাজার নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহা হউক, সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তক বিভিত দক্ষিণাপথের রাভগণের তালিকার কলিদ অঞ্জের কভিপয় নরপতির উল্লেখ আছে। ইঁহারা কোট রপতি স্বামিদন্ত, পিষ্টপুররাক মহেন্দ্র গিরি, এরওপরপতি দমন এবং দেবরাষ্ট্রা<del>জ</del> কুবের। মহেন্দ্র গিরির সমীপবর্জী कार्रेत नामक शानक थाठीन काछे त विनन्ना मन कता इत। अञ्चलक जाधूनिक िकारकारमञ्जे निकर्छ जनशिक दिन। এলাছাবাদ-লিপি হইতে মনে হয় যে, সঞাট সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ-রাজ্পণকে পরাজিত করিবার পর এ নরপতি-দিগকে পুনরায় খ-খ রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথের কোন রাজ্য গুপ্ত সামাজ্যের অন্তর্ভু ক্ত क्तिए भगर्थ इरेशाहिलन, अभन कान ध्रमान नारे। তবে দক্ষিণ-ভারতের নানা অঞ্চলে গুপ্তপ্রভাব বিভারের আন্তবিধ কিছু কিছু প্রমাণ আছে। বেরার অঞ্লের वाकाठिक बाक्षवरम अवर कर्नाठेटमरमत कमचवाक-शतिवारतव সভিত গুপ্তসমাট্রগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। কদত্ববংশীয় নরপতি কাকুস্থবর্দার একখানি ভামশাসনে গুপ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ কোশল অর্থাৎ আধুনিক ছত্তিশগড় অঞ্চলের রাজা ভীমসেনের আরং তাত্রশাসনেও গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দক্ষিণ কোশলরাৰ প্রসন্নমাত্রের মুদ্রায় গুপ্তপ্রভাব লক্ষিত হয়। সম্প্রতি মহেন্দ্রাদিত্য নামক অপর একজন কোশলরাজের মুদ্রা আবিশ্বত হইয়াছে। তিনি সম্ভবত: গুপ্তবংশীয় সমাট কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিতোর সামস্ত মধ্যে গণ্য ছিলেন। অনেকদিন পূর্বে সাতারা কেলার কুমারগুপ্তের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কলিদদেশও গুপ্তসংবতের ব্যবহার প্রচলিত হইরাছিল। বেলল নাগপুর রেলপথের বাল্গাঁ প্রেশনের নিকটে সালিয়া (প্রাচীন সালিমা) নদী প্রবাহিতা। ইহার তীরে কোলোদ নগরী অবহিত ছিল। কোলোদে শৈলোদ্ধবংশীর রাজগণ রাজত্ব করিতেন। শৈলোদ্ধবংশীর সৈঞ্চতীত ছিতীর মাধববর্শা গৌজেশর দাশাকের সামস্ত ছিলেন। ৩০০ গুপ্তাব্দের তারিখ-সংবলিত তাঁহার একথানি তাশ্রদাসন পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্ব্যের বিষয়, মেদিনীপুরে আবিদ্ধত দাশাকের রাজত্বলানীন তাশাসনহরে গুপ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায় না। কিছ প্রান্ধ সমসামরিক শত্র্বদাঃ নামক উত্তর ও দক্ষিণ তোসলীর জনৈক নরণতির তাশ্রদাসনে গুপ্তাম্ব ব্যবহাত হইরাছে। আগুনিক বালেশ্বর অঞ্চল উত্তর ভোসলীর এবং পুরী, কটক ও

গঞ্জনের কিরদংশ দক্ষিণ তোসলীর অন্তর্গত ছিল। সুতরাং প্রাচীন কলিকের পূর্ব্বোন্তর অঞ্চলেরই পরবর্ত্তীকালীন নাম দক্ষিণ তোসলী। অশোকের রূপে তোসলী (পুরী ক্ষেলার অন্তর্গত বোলি) কলিক দেশের অন্ততম প্রধান নগরী ছিল। সম্ভবত: প্রাচ্য গলেরা কলিকনগরে রাজত্ব আরম্ভ করার পর উত্তর কলিকের নরপতিগণ স্বরাজ্যের স্বতন্ত্র নামকরণের প্রয়োজন অমুভব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, কলিক দেশে গুপ্তপ্রভাব বিভারের কিছু প্রমাণ আছে। কিন্তু উহাতে প্রমাণ হয় না যে, কলিক এক সমরে গুপ্ত সামাজ্যের অন্তর্ভু ক্র ইয়াছিল। সদ্য আবিদ্ধৃত একখানি তামশাসন এই সম্পর্কে নৃতন আলোক-পাত করিয়াছে।

কিছুকাল পুর্বে উড়িষ্যার ধরিকোট রাজ্যের অন্তর্গত স্মণ্ডলগ্রামের মৃত্তিকান্ত্রপ হইতে একধানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। এক্যপুর হইতে প্রকাশিত 'মনোরমা' পত্রিকার ইহার বিবরণ এবং চিত্র প্রকাশিত হইরাছিল। এই লিপির প্রথম ছর পঙ্জির পাঠ নিয়র্কণ:

- ১। [ সিম্বর্ । ] স্বন্তি ।। চতুরুদবিমেধলায়াং
  সপ্তমীপপর্বতসরিংপত্তন—
- ২। ভূষণায়াং বস্থায়াং বর্তমানগুপ্তরাজ্যে বর্ষণভদ্ধে
- ৩। পঞ্চাশছন্তরে কলিপরাষ্ট্রমমূশাসতি ঐপুথিবীবিগ্রন্ত-
- ৪। ভটারকে তংপাদাস্থ্যাত: পদ্ধধোল্যাং

মহারাক্তেভিয়াররো

- ৬। তঃ কুশলী পরক্থলমার্গ গ বিষয়ে বর্ত্তমানভবিষ্যৎসামাত্ত
  —ইত্যাদি। ইহাতে বলা হইরাছে বে, গুপ্তসংবতের ২৫০ বর্ষে
  গুপ্তসমাট্রপের অধীন কলিকরাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন পৃথিবীবিগ্রহ এবং তাহার সামস্ত মহারাক উভরের বংশবর বা পুত্র
  রাজী বর্প্রদেবীর গর্তকাত মহারাক ধর্ম্বরাক আধুনিক ধরিকোট
  অকলে অবস্থিত পদ্বোলীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

উল্লিখিত সুমণ্ডল লিপির আবিদ্ধারে নানা ঐতিহাসিক সমস্তার উত্তব হুইয়াছে। প্রথমতঃ, এতদিন কলিলে গুপ্ত স্মাট্গণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই শাসনে কলিলদেশকে গুপ্তরাজ্যের অন্তর্গত বলা হুইয়াছে। বিতীয়তঃ, এই লিপিতে দেখা যার, ২৫০ গুপ্তাকে অর্থাং ৫৬১ এটাকে গুপ্তসামাল্য বর্তমান ছিল। কিন্তু অক্তান্য প্রমাণ হুইতে জানা যার বে, এই তারিখের প্রায় বিশ বংসর পূর্বেই মগবের গুপ্তসামাল্য ব্যংস হুইয়া গিয়াছিল। ভূতীরতঃ, এই লিপিতে দেখা যার, ৫৬৯ এটাকে গুপ্তসমার্টের প্রতিনিধি পৃথিবীবিগ্রহ কলিলয়াই শাসন করিভেছিলেন। কিন্তু অন্যাম্য প্রমাণবলে জানা যার বে, ৫০০ এটাকের কিন্তিৎ পূর্ব্বেই কলিদ নগর ও মহেন্দ্র গিরি অঞ্চলে প্রাচ্যগদবংশীর রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল এবং শতুষশাঃ নামক নরপতি ৫৭৯ এবং ৬০২ প্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ তোসলীদেশের অধিপতি ছিলেন।

थ्रपम ममकारित मन्पर्क वला गारेए भारत रा, मकिन क्लामटन এবং के प्रत्मत मधा निहा कनिक्रामटम ध्रेष्ठ प्रविकात প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। দ্বিতীয় সমস্রাট অপেক্ষাকৃত ৰটিল। কারণ ৰৈন কিংবদন্তী অমুসারে গুপ্তসমাট্-গণ ২৩১ বংসরকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে গুণ্ড-সংবতের আরম্ভ। স্বতরাং উল্লিখিত কিংবদগুী অমুসারে ৫৫১ ঐপ্তাব্দে গুপ্তসাম্রাক্য ধ্বংস হয়। এই সিদ্ধান্তের একটি সমর্থ ক প্রমাণ আছে। মৌধরিরা বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অঞ্চলবিশেষে গুপ্তরাজগণের সামস্তরূপে রাজ্ত্ব করিতেন। কিন্তু ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ধরাহা লিপিতে দেখা যায়, মৌধরিবংশীয় ঈশ।নবর্মা সাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বপরিচিত গুণ্ডসাঞাজ্যের প্রায় क्षिप्रस्त अधिकात विस्तात कतिशाह्न। अवश्र এই भक्न প্রমাণ সম্বেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহার পরেও কিছকাল পর্যান্ত তুই একজন নামাবশেষ গুপ্তসমাট কোনরূপে টিকিয়া ছিলেন। হয়ত তাঁহাদের দশা ঐপ্রিয় অপ্তাদশ শতাকীর রাজ্যহীন মুখল সমাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের ভায় हिल। कि छ এই ছिन्दिन कि किला मात्रनक की शृथियी-বিগ্রহের ন্যায় কেহ কেহ তাঁহাদের অমুরক্ত ছিলেন। পৃথিবী-বিগ্রহের সহিত গুপ্তবংশের রক্তনম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব নহে। আবার যে কারণে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িয়ার দেওয়ানী সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন, ঠিক সেই ধরণের রান্ধনৈতিক কারণেই পৃথিবীবিএই বিগতনী কিন্তু স্বনামধ্যাত গুপ্তসামাক্ষ্যের সহিত আপন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করিতে পারেন। হয়ত

এইরপে তিনি প্রতিঘৃত্থিগের সন্মুবে আপনার দাবি অক্ষারাখিতে প্ররাসী হইরাছিলেন। স্বর্ধ্য থাহার। মনে করেন যে, তথাকখিত উত্তরকালীন গুণ্ডবংশ অর্থাৎ ফুফণ্ডপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ প্রাচীন গুণ্ডসমাট বংশের অনাতম শাখা এবং এই বংশীয় রাজগণ প্রথম হইতেই মগবে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে উল্লিখিত দিতীয় সমস্থার সমাধান কঠিন নহে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ক্লফণ্ডগ্র-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সহতে ম্ল গুণ্ডবংশের সম্পর্কের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, হর্ষবদ্ধনের সময় স্পর্ধাৎ ঐপ্রিয় সপ্তম শতাকীর প্রথম ভাগ পর্যান্ত এই বংশের রাজগণ মানব দেশে রাজপ্ব করিতেছিলেন।

তৃতীয় সমস্তাসম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীবিএহ সম্থবত: শৃত্যুবশা: নামক রাজার অব্যবহিত পূর্ব্বে দক্ষিণ তোসলী অর্থাও প্রাচীন কলিঙ্গদেশের উওর-পূর্ব্ব অঞ্চল শাসন করিতেছিলেন। শৃত্যুবশার লিপিতে ঐ অঞ্চলে মানবংশের আবিপত্যের উল্লেখ দেখা যায়। সন্থবত: পৃথিবীবিগ্রহের অনতিকাল পরেই ঐ দেশে গুপ্ত-অবিকার উচ্ছিন্ন হইয়া মানরাজগণের অবিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গঞ্জমের অন্তর্গত কোপোদের শৈলোভ্রবংশীয় রাজগণ প্রথমে পৃথিবীবিগ্রহের, গরে শৃত্যুবশার এবং তংপরে শশাঙ্গের অবীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। অপর একখানি তামশাসনে লোকবিগ্রহ নামক জনৈক নরপত্রির উল্লেখ পাত্যা গিয়াছে। উল্লিখিত 'মনোরমা' প্রিকায় এই তামশাসনকে কনাসা লিশিরণে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এই লোকবিগ্রহ এবং স্ক্ষেত্রলিপির পৃথিবীবিগ্রহ একই বংশের লোক হইতে পারেন।

ক্ম ওললিপিতে উলিখিত মহারাজ উভয় এবং প্র্যাদেবতার ভক্ত মহারাজ ধর্মরাজ সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় নাই।

## মেঘদূতের ফলপুষ্প ও তরুলতা

গ্রস্থনীতিকুমার পাঠক

মেছদুতের কবি কালিদাস নিসর্গপ্রিয় ছিলেন। এই কাব্যে দেবি বিরহী যক তার প্রিয়ার উদ্দেশে প্রাণের আকৃতি কালিয়েছে। যকের নির্বাসন-কাহিনীর মধ্যে সত্যতা কতটুকু তা নিশ্চর করে বলা কঠিন। আর তার তেমন প্রয়োক্ষনও নেই। আসল কথা এই যে, এতে শারত কালের বিরহীর মর্ববেদনা মন্দাক্রান্তা ছন্দে কুটে উঠেছে। প্রিয়ার নিকট থেকে বিচ্ছির যক চেতন ও অচেতনের বোধ হারিয়ে কেলেছিল।১ কবি সত্য ও করনার মিশিরে তার সেই মনোভাবকে অবলম্বন করে এই অপূর্ব কাব্য রচনা করেছেন।

মাসুষ বিৰপ্ৰকৃতির একটা অংশ ও অঙ্গ এই কথাটা

মেশ্বুতে স্বস্থ ভাবে ফুটে উঠেছে। মাশ্ব্যের সঙ্গে বিখের সবকিছুর কোথায় যেন একটা যোগস্তা রয়েছে, তাই অভিশণ্ড যক্ষ আয়াঢ়ের প্রথম দিনের মেথমালাকে সমবাধী ভেবে নিক্ষের মনের কথা কানাচেছ।

ষাস্থ্যের সঙ্গে বিশ্বের আত্মীয়ভাবোধকে কবি তাঁর কাবো ফলপুপা ও তরুলতার মধ্য দিয়ে নিবিভ ও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। সেজভো নিসর্গপ্রকৃতি তাঁর কাব্যে যেন প্রাণবান ও মুর্ভ হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে দেবি প্রকৃতি মাল্যের ছংখে কেঁদেছে, আনন্দে উৎকুল হয়েছে।

ওরার্ছস্ওয়ার্থ প্রয়ক্ত্বন পাশ্চান্ত্য কবি প্রকৃতিকে

দেবতার আসনে বসিরেছেন, কিছ কালিদাসের যত বর্গ ও মত্যকে মিলাতে পারেন নি। কালিদাসের কাব্যে মাটর তরু বর্গে গিরে তার মত্যভাব হারিরে কেলেছে, তার পাতা বরে নি, তার ফুল শুকার নি। মৃত্যুর ক্রম্রোতকে তারা বর করেছে। শকুরুলা, বিক্রমোর্থনী ও কুমারসম্ভবে এর পরিচর আছে।

মেঘদুতে ঘক্ষপুরীর তরুলতা যেন মারা দিরে তৈরি। সে-ক্তে সেধানে সকল পাতৃর সকল কুল যুগপং কুটে এক অপূর্ব বিশারের স্টে করেছে।২ কালিদাসের মত এমন অভিনব দৃষ্টিতে আর কোন কবি নিস্পত্রীকে দেখেন নি।

দক্ষিণের রামগিরি থেকে উত্তরে হিমালয়ের শিখর পর্যন্ত প্রবিদ্ধীণ অঞ্চল ভূড়ে মেঘদূত কাব্যের পটভূমিকা। এই বিরাট ভূখতে সে রূগে যে সকল উল্লেখযোগ্য রক্ষে কল ধরত এবং তরুলভায় পূলোলগম হ'ত মেঘদূতে তার পরিচর মিলে। উপরস্ক দেই সকল তরুলতা ফুলকল সেকালের মাস্থ্যের জীবনে কভটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তাও স্পষ্ট ধরা দের। আমাচের নবমেয—বে বর্ষার তরুলভাকেই মতেরি সীমায় কেবল দেখেছে, যক্ষপুরে চুক্বার পর তার সক্ষে সকল ঝতুর ফল-পূল্যের পরিচয় হয়েছে; বর্ষার সেই কদম্ব ত আছেই, উপরস্ক বর্ষেতর ঝতু হেমস্কের লোগ্র, বসস্কের কৃদ্দ, অশোক, কমল, নবফুরবক ও নিদাশের বকুল এবং শিরীষগুচ্ছ পাশাণাশি ফুটে রয়েছে।

এখন মেঘদুতের পূর্বমেঘ অংশে রামগিরি পর্বত থেকে হরু করে ক্রমে ক্রমে যে সকল ফলফুল ও তরুলতার বর্ণনা পাওয়া যার, সেগুলি সহকে আলোচনা করা যাক।

রামগিরি পাহাড়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বলছেন---

দক্ষিণের রামগিরি পাহাড়ট ছায়াও বা নমেরু জার নিচ্লঃ বা ছল-বেত দিয়ে জেরা।

খনছাধায়্ক্ত নমের পার্বতা বৃক্ষবিশেষ। এরই তলার বিসে মহেশ্র ধ্যান করেছেন (কুমারসম্ভব ১।৫৫; ৩।৪০)। 'রলুবংশে' সৈঞ্জো নমের রক্ষের তলার ক্লান্তি দুর করেছে। (৭।৭৪)। শব্দাবি অভিবানে ছারাবৃক্ষকে নমের বলা হরেছে। 'ছারাবৃক্ষো নমের জাদিতি শব্দাবিং'। বিশ্বকোষে আছে, "নমের: শ্র পুরাগং"। মনিরের উইলিরম্সের সংস্কৃত ইংরেজী অভিবানে 'ি! এeocarpus Ganitrus' নাম দেওরা হরেছে। এ প্রছে নিচুলের ইংরেজী নাম Barringtonia acutangula। মিলাপ—নিচুলা: স্থলবেতস: বলে ব্যাখ্যাকরেছেন।

ঐ পর্বতের অদূরে বিদ্যাচল। তার পাশে নর্মদার স্রোত ক্ষুম্বনের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়।৫

খবু বা আমের কথা মেবদুতে পুনন্দ বলা হরেছে৬—মেখ যথন দশার্গের বনস্থলীর পাশ দিরে বাবে তথন স্থাম পেকে ক্সামবর্ণ বারণ করবে। বিক্রমোর্বশীতেও এই ফলের উল্লেখ আছে (৪র্থ অঙ্ক, ৬০ প্লোক)।

নির্বাসিত বিরহী যক আযাচের প্রথম দিলে কৃট্র কুলের অর্ব্য দিরে নব মেবকে বাগত সন্তামণ কামাল। ৭ এ কুলট মেবের বড় প্রির।৮

কালিদাস ৰতুসংহারে কদৰ অব্ন ও নীপপুলোর প্রসঙ্গে ঐ কুলের কথা বলেছেন। কৃটক ও ককুত এক। শকার্ণবে আছে, ককুতঃ কৃটকেংকুনি:।

মেখের যাবার সময় আত্রক্ট পাহাজের আমগুলি সব পেকে যাবে। ১ যে পথ দিয়ে মেখ চলে যাবে তার পরিচয় রাখবে মুক্লিত কেতকী১০, হরিতকণিশ নীপ১১, শিলীজা বা কল্লী১২, আর মুধিকা১৩।

কালিদাস ঋতুসংহারে কদৰ সর্জ ও ঋষু নৈর সংস্থ কেতকীর কথা বলেছেন। (ঋতু ২।১৭) শব্দার্থবে বলা হয়েছে যে কেতকী মুকুলের অগ্রভাগ খচের মত সরু। "কেতকী-মুকুলাগ্রেয়ু খটি: সাং।" কেতকীর রুচির গন্ধ ও তার মুকুলের খচি-শোভার কথা কবি রঘুবংশ ও ঋতুসংহারে অনেকবার বলেছেন।

নীপের কেশরগুলি ইমং শ্রামবর্ণ, হরিং-কপিশ। নীপ ও কদবের কথা কবি প্রায়ই পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন। মাধানাথ "নীপং স্থলকদৰকুস্মম্" বলেছেন। মেবলুতে কবি "প্রোচপুল্ণে: কদবৈং" বলেছেন। অভিবানকারেরা ছটিকে একই কুল বলে বরেছেন। কবি শুতুসংহার (২।২০,২৪), রঘুবংশ (১৪।২৭) ও কুমারসম্ভবে (০)৬৮) যে প্রকার বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হয় নীপ ও কদম্ব এক। কদম্ব হ'ল পুর্বপ্রম্কৃতিত অবস্থা আর নীপ হ'ল অর্ক্ষম্কৃতি অবস্থা, বিক্রমোর্থনীতে কবি রক্তকদথের কথা বলেছেন (৪ব অঙ্ক ৩০ প্রোক্ত)। ছটি কুলই সেকালের বিলাসিনীদের অঞ্চরাগ ও অঙ্কভূষণ রূপে ব্যবহৃত হ'ত।

শিলীক্ষা বা কন্দলী পূপা বিকশিত অবস্থার সাদার উপর ইবং লাল রঙের আভার্জ — যেমন তুষারের উপর বৈচ্র্মাণ, কালিদাস অতুসংহারে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন (২:৫)। শিলীক্ষা পূপা ভাবী কসলের খচক একথা মেঘদুতে বলা হরেছে।১৪ কন্দল্যাশ্চ শিলীক্ষা: ভাদিতি—শন্দার্ণবং। মনিয়ের উইলিরম্সের অভিধানে এই নামটির কোন ইংরেজী প্রতিশন্ধ দেওয়া হর নাই।

ৰ্ণিকা (বুঁই) মাগণী কুল, এ কথা অমরকোষে আছে। গণিকা ব্যিকাবঠা। অথ মাগণী। গড়সংহার (২।২৪) ও বিক্রমোর্ণীতে (৪।২৪) উল্লেখ আছে।

এদিকে মেখ নব নব দেশ অভিক্রম করে গস্তীর। নদীর উপর দিয়ে উচ্চে চলেছে। যক্ষ বলছে—

গঞ্জীরা নদীতটের বেতবন১৫ দেখে মেখের মন চঞ্চ

হরে উঠবে। দেবপিরির বলে উছ্তর১৬ বা ষক্তমুর বর্ষার হিমবাভাসে পরিণত হরে যাবে। পুল্লাবীদের কর্ণভূষণ উৎপল১৭ যদি যামে ভিজে যায় তবে ছারা দিরে মেঘ যেন তাদের শ্রান্তি দ্র করে। পুক্রের কমল১৮গুলির দল বর্ষার তীত্র ধারার ছিল্লিয় হরে যাবে।

বাণীর (বেতস)। মন্ত্রিনাথ টীকার বলেছেন, 'বাণীর শাখা বেতস শাখা।" তবে এটা জনবেতস তা বলা বাছল্য। বাণীর ও বেতস কালিদাসের কাব্যের বহু স্থানেই আছে। বাণীর-পৃহ ছিল কাব্যের নারিকা ও নারকের গোপন মিলন-স্থান। শকুন্তলা (২০।২৪), রমুবংশ (১০।০৫, ১৬।২১) ফ্রন্তা।

সমিবকাঠ হিসাবে কালিদাসের কুমারসম্থবে উছ্ছরের উল্লেখ থাকলেও সজীব কলবান বৃক্ষরণে অন্তন্ত এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। অমরকোষে বলা হরেছে, উছ্থরো জ্জুফলো যজাকো হেমছ্মক:। Fiens (Homerata ইংরেজী নাম (M. W.)।

পদের উদ্লেখ কালিদাসের সাহিত্যে বিরল নয়। কবি
পদের অনেক প্রতিশন্ধ ব্যবহার করেছেন। মেঘদ্তে আভোক
(পূর্বমেঘ ৬২), কমল (পূর্বমেঘ ৩৯, উত্তরমেঘ ২, ১৯), কুবলয়
(পূর্বমেঘ ৩০, ৪৪, উত্তরমেঘ ৩৪), নলিনী (পূর্বমেঘ ৩৯, উত্তরমেঘ ৩), পল্ল (উত্তরমেঘ ১৯), পল্লিনী (উত্তরমেঘ ১২, ২২)।
কমল ও উৎপলের পার্খ ক্য কবি নিজেই রঘুবংশে দেখিরেছেন (১০৬)। টীকাকার মলিনাথ অর্থ ক্রেছেন, "কমলাচিরেংপন্নান্নবাবতারম্চিরোৎপন্নমুৎপলম্" অর্থাৎ কমল যে
আনেক আগে কুটেছে, আর উৎপল যে অল্পশ্যেত কুটেছে!

এবার কীচকের প্রসঙ্গে আসা যাক। কবি বলেছেন—
বীরে বীরে মেঘ গিরিনদী জনপদ অতিক্রম করে যথম
হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে হাজির হবে তথম কীচকের বংশীরব১৯ শোনা যাবে।

কালিদাস তাঁর কাব্যের আরও ছই-এক ছানে কীচকের কথা বলেছেন। কুমারসম্ভব (১৮৮), রগুবংশ (২।১২; ৪।৭৩)। মিলনাথ বলেছেন, "বাংশিকোহণি বংশরদ্ধানি মুখমারুতেন পুরয়তি ইতি প্রসিদ্ধিঃ" (কুমার ১৮ সঞ্জীবনী)। অমরকোষে আছে, কীচকা:। বেণবঃ কীচকান্তে হা র্বে বনস্তানিলোদ্ধতা:। Arunda Karka (VI.W.) বিশ্বকোষে আছে, "কীচকো দৈত্যভেদে ভাজুকবংশে ক্রমান্তরে।"

বক্পুরীর রমণীদের হাতে লীলাকমল, অলকে কুলতবক, মূবে লোএকুলের রেণু, চ্ছাতে নবকুরবক, কামে শিরীষগুছ ও সিঁধির উপর নীণ, এই তাঁদের পুশাভরণ।২০

এই সকল পূল্প ছিল সেকালের বিলাসিনীদের প্রসাধনের উপকরণ। কুন্দ বাসভী পূলা। পরিণতভাষল পত্তের মাঝে প্রস্কৃতিত তুবারধবল কুন্দের শোভা বেষম কবিকে মুগ্ধ করেছে তেমমই কুন্দভবকের উপর অমরের চক্তা লার্শ কবির চোধ একার নি (মালতীমাধন ৩৮, মেঘদূত পূর্বমের ৪৯)। কুন্দকুলের কথা কবি অনেকবার বলেছেন।

লোওক্লের রেণু অন্ধরীর দেহের তৈলাক্ত ভাব দূর করার উপকরণ। এট হৈমন্তিক পুলা। "গালব: খাবরো লোওভিরীটভিত্বমার্জনী" অমরকোষে বলা হরেছে। এর ইংরেজী
নাম Bassia Latifolia ( M.W.) কুমারসম্ভব (৭।৯, ৭।১৩),
রম্বংশ (২।২৯) ও ঝতুসংহারে (৪।১) উল্লেখ আছে। লোএরেণু মাধা পাপ্তবর্ণ মুবের কথা রম্বংশে বলা হরেছে, "মুবেন
সা লক্ষ্যত লোওপাপ্তনা।" (৩।২)

ছই পাশের ভাষল বা কৃষ্ণ বর্ণের মাবে রক্তিম কুরবকের শোভা কবি মালতীমাধবেও উল্লেখ করেছেন (৩)৫)। রসিক কুরবক-শাধা শক্তলার গতিরোধ করেছিল। এমনি ভাবে কালিদাসের কাব্যের বছছানে কুরবকের কথা পাওয়া যায়। এটি বাসন্তী পূপা—ৰতুসংহারে বলা হরেছে। অমান্ত মহা সহা। তত্ত্রশোণে কুরবক ইত্যমর:। A red Kind of Barleria (M.W.)।

শিরীষের বড় কোমল প্রাণ, সে শুমরের পদভার সহু করতে পারে না (কুমারসন্তব ৫।৪)। এটি কর্ণভূষণ রূপে ব্যবহৃত হ'ত। বামে জড়িরে বিরে স্করীদের আরও শোভা বাড়ত—(শকুভলা (১৷২৭; রলু ১৬৷৪৮)। এর সৌকুমার্বের কথা কুমারসন্তব (১৷৪০) ও রলুবংশে (১৮৷৪৫) ররেছে। শিরীষভ্ত কপীতন:। • ভভিলোহপি ইত্যমর:—A cacia Sirissa (M.W.)।

মন্দার তরুর মধ্য দিরে মন্দাকিনী বরে গেছে।২১ সেই স্বাভিত জলে যক্ষরমণী ও স্বরনারীরা জলকীড়া করেন। জলক থেকে গসে পড়া মন্দার পূপ্প অভিসারিকাদের গোপন অভিসার-পথের পরিচর দের।২২ কল্পতরু তাঁদের সকল অভাব মিটিরে দের।২৩

এই ছইটি বর্গের পুপাতরু। তবে কবি কালিদাস তাঁর কাব্যের বহুস্থানে এগুলির কথা উল্লেখ করেছেন।

অলকাপুরীর ধনপতির বাড়ীর অনতিচ্বে উত্তরে যক্ষের আলর। তোরণের ছই পাশে ছোট ছোট মন্দার-তরু, যক্ষবধ্ সেগুলিকে পুত্রের মত ভালবাসেন।২৪ দীবির ধারে সোমার কদলী-রক্ষের-শ্রেণী জীড়ালৈলকে ঘিরে আছে।২৫ সেধানে মাধবীলতার ঘরট ক্রবকে ঘেরা, ছই পাশে ছট তরু, অশোক আর বকুল যাদের দোহদদানের ভার নিরেছেন ম্বরং গৃহ-হামিনী।২৬ মালতীলতাট অদ্রে, বাতাসে তার গম ভেসে আসে।

যক্পুরীতে কদলীয়ক সোনার। কদলীয়কের শৈত্য ও গুরুতা কবি উপমাহলে ব্যবহার করেছেন (কুমার ১।৩৬; উত্তরমেব ৩৫), মাববী লতার কবা বছবার শর্ভলা ও বিক্রমোর্বশীতে বলেছেন (শ. ৩৮, ৬৮, শ ২।১০; বি ২।৪, ২।৭)। "অতিমুক্ত পুণ্ডুক ভাষাসন্তী মাৰবীলতা ইত্যমর:।" অশোকতরু কালিদাসের কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধি-কার করে আছে। প্রায় প্রভাক কাব্যেই কবি বছবার তার কথা বলেছেন। কেশরোবকুল ইত্যমর:। শকুন্ধলা (১।১৮,৪।৩), কুমারসম্ভব (৩।৫৫), শতুসংহার (২।২০,২৪) ও রঘুবংশে (৪।৬৭, ৯।৩০, ১৯।১২) উল্লেখ আছে। মালতীংণ বর্ষাকালের স্থবাসিত পুষ্প। পতুসংহারে বহুবার এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নির্বাসিত যক্ষের মনে পড়ে তার প্রিয়ার কথা--- স্থব্দর্শ ভামাবাপ্রিরজু২৮ লতার কাছে সে ছুটে যায়। উত্রে হাওয়া যখন দেবদারুর২৯ গন্ধ বয়ে আনে তখনও প্রিয়ার কথা তার শ্বতিপথে সমূদিত হয়। এমনি করেই সে দিন কাটায়।

প্রিরস্থ খামা এক, অমরকোষে বলা হরেছে। খামা ष्ट्र महिलाश्रक्षा ... श्रिष्ठक् कली नीकली खामतः । Italicum ( M.W. ) ঋতুসংহারেও এই ভাব দেখা যায় ( ৠ ৪।১০, ৩।১৮ )।

দেবদারুর কথা হিমালয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বারবার উল্লেখ করেছেন। আর কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ উভয় কাব্যেই এর উল্লেখ আছে। পার্বতী এক দেবদারুকে পুত্তের মত পালন करतिकरिनन--- त्रवूरश्य (२।०७) तन। इरस्ट । स्निनाङक বর্ণনা করা হয়েছে—দেবদারুরহভূব: (কুমার ৬।৫১)।

মেখদুতের বছছানে কবি অলঙ্কারের উপকরণ হিসাবে পলকে ব্যবহার করেছেন (পূর্ব ৪১, ৫০, উত্তর ১৯,৩৪,২২)। এ ছাড়া কদলী (উত্তর ৩৫), কুন্দ ( পূর্ব ৪৯), কুমুদ ( পূর্ব ৪২ ), ৰুবা (পূৰ্ব ৩৮) ও স্থলকমলিনী (উত্তর ২৯) বহুক্ষেত্রে অঞ্ শোভাবর্দ্ধনের অভ্য অলকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তার উল্লেখ করা হয়েছে।

- মেখদৃত পূর্বমেখ ৫ ক্লোক।
- মেঘদূত উত্তরমেখ ২ শ্লোক।
- স্পিক্ষারাতরুষু বসতিং রামণিব্যাশ্রমেষু । (পূর্বমেষ ১)
- স্থানাদমাৎসরসনিচ্লাছংপতোদঙ্মুখ: বং…

( পূর্বমেখ ১৪ )

- च पुरुष्ठ প্রতিহতর মং তোর মাদার গচ্ছে:। (পূর্বমেষ ২০)
- ত্যাসন্নে পরিণতফলভাম ব্রুবনান্তা: · । (পূৰ্বমেশ ২৩)
- স প্রতাথে: কৃটককুমুনৈ: কল্লিতার্গার তাম। (পূৰ্বমেঘ ৪)
- কালক্ষেপং ককুভমুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে । (পূৰ্বমেষ ২২)
- ছরোপান্তঃ পরিণতকলভোতিভিঃ কাননাত্রৈ:…। (পূৰ্বমেশ ১৮)
- পাও ছারোপবনর্ত্তর: কেতকৈ: স্বচিভিন্নৈ:…। ( পূৰ্বমেৰ ২৩ )

- ১১ बौभर मृक्ष्मे इतिज्किभार (कनदेवर्वबद्घाटेम्:…। ( পূৰ্বযেষ ২১ )
- ১२ जातिक् जिथ्य भग्रूनाः कमनी का क्रक छन्। (थे)
- ১৩ উष्टानानार नवक्लकरेनम् विका-कालकानि। ( পूर्वरमध २७ )
- ১৪ কতুং যচ প্ৰভৰতি মহামুচ্ছিলী-ক্ৰামৰক্মাম্…। ( পूर्वरम् ४४ )
- তন্তা: কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্ত বাণীরশাবম্…। ( পূৰ্বমেম্ব ৪৩ )
- শীতো বাতঃ পরিণময়িতা কাননোছম্বরাণাম্। ( পুৰ্বমেখ ৪৪ )
- १९ १७८वनाथनयनव्यक्ताक्षकर्गाएथनानाः हाया जानाः क्विश्विष्ठ भूव्यवावीय्वानाय् ॥ ( भूव्यव २७ )
- ১৮ বারাপাতৈ স্থমিব কমলাগুভ্যবর্ষ-মুখানি ॥ (পূর্বমেঘ ৫০)
- नकाञ्चल मध्तमनिकः कीठकाः পूर्वमानाः ।। ·(পূৰ্বমেষ ৫৮)
- २० ट्रांच नीमाक्यमयमारक वामकूम्माञ्चिकम् নীতা লোধপ্রসবরক্ষসা পাণ্ডুতামাননেঞ্জী। চুড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ তৃত্পপমৰুং যত্ৰ নীপং বধুনাম্।

(উত্তরমেশ ৭১)

- ২১ মন্দাকিন্তা: সলিলশিশিরৈ: সেব্যমানা মঞ্জি র্মন্দারাণাং ভটবনরূপং ছার্ম্বা বারিভোঞা । (উত্তরমেশ ৬)
- গত্যুংকমলাদলক পতিতৈর্ঘত্ত মন্দার পুল্পে: · · ৷ (উত্তরমেশ ১১)
- এক: च्रा प्रकारमाय धनः क्षार्कः। (উछद्रस्य ५०)
- হন্তপ্রাপ্যন্তবকনমিতো বালমন্দার-বৃক্ষ:। (উত্তরমেষ ১৪)
- ২৫ জীড়াশৈল: কনককদলী-বেষ্টন প্রেক্ষীয়:। (উखन्नरमच ১৬)
- রক্তাশোকভলকিশলর: কেসরভাত্ত কান্ত: প্রত্যাসল্লো কুরবকরতের্মাধবী মণ্ডপস্য। (উखत्रस्य ১१)
- প্ৰত্যাপন্তাং সমমভিনবজালকৈ মালভীনাম্। (উত্তরমেঘ ৩৭)
- স্থামারংগং চকিতহরি**নিপ্রেক্ষণে দৃষ্টি**পাতম্···। (উত্তরমেশ ৪৩)
- २> जिल्ला त्रज: कित्रलव्यपूष्टीम् (एवलाक्न क्रमानार...। (উভরবেশ ৪৬)

### রণ-ভাগুবে

### **জ্রিভৃতি ভূষণ মুখোপ** ধাংয়

কলিকাতার আমাদের পাড়ার মারের আবির্ভাবের কাহিনীটা কতক কতক চাপু আছে এখনও; বিধাস জিনিসটা এমনই যে···

যাক্ গল্লচাই বলি। দাঙ্গার সময়কার কথা। যে-কোন সময় যে-কোন স্বায়গায় একটা কাও ঘটিয়া যাইতে পারে, দীবনটা যে সভাই বৃদ্ধু দ শহর-বৃদ্ধও এত পরিভার করিয়া বৃধাইতে পারেন নাই। দূরে কাছে, যখন-তথন স্বায় হিন্দু গালা হো আকবর ! বন্দেমাতরম্। কথাগুলার মানে বদলাইয়া গেছে, সেই মাতালটার কথা মনে পড়ে—বেটারা মধ্র হরিনামকে তেতো করে দিলে!

ওর মধ্যে আবার বিবাহ আছে, পূঞা আছে, যাত্রা-বিয়েটার আছে; সিনেমা আছে, জীবন-বুদ্দ যতটুকু থাকে একটু আলোর বিকিমিকি মাধিয়া থাকিতেই চায়।

যেখানেই দেখ ঐ এক আলোচনা। লোকে চলিতে চলিতে বেন কট পাকাইয়া যাইতেছে—গলিতে, কুটপাথে, পার্কে; চারিদিককার খবর আসিয়া জুটতেছে—সত্য, কাল্পনিক; আবার কট খুলিয়া যে-যার কাক্ষে-জকাকে চলিয়া গেল; চাপা আতহ্ব, সেইটাই আবার মন্ত স্লোগানে রূপান্তরিত হইয়া উঠে
— কয় হিলা। আলা হো আকবর। ভয়-ভর্মায় চলে যাগ্যাবি।

এ ভিন্ন পাড়ার পাড়ার দল আছে, রীতিমত কুচকাওরাজ, ভিনিল্লিন্, অন্ত্র সংগ্রহ। অবশু আত্মরকার ওজুহাতেই, তবে সেটা প্রধানত: অজুহাতেই: আমাদের পাড়ার দলটা আড্ডা করিয়াছে দভদের বৈঠকখানার। দভরা কেরার, একটা নেপালী দারোয়ানের হাতে চাবি, বেশ ভাল করিয়া ভাহাকে দলের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। সবাই হাবিলদার সাহেব বলিয়া ভাকে। এ খেতাবটা যে ওর পূর্ব্ব খেকেই ছিল এমন ভো শুনি নাই; মানে, দশুরমত মিলিটারি কাও। ও. সি., মেকর, হাবিলদার, ক্যাপ্টেন—কিছুই বাদ নাই।

যেমন সব কেপিরাছে, একটু যোগস্ত ধরিরা রাখিবার চেষ্টা করি। মাবে মাবে ঘরটাতে গিরা বসি। নিজেদের নাম দিরাছে সফটত্রাণ সমিতি; থবর স্কার, তবু বৃধি অপরের সফট কম বাড়াইতেছে না। উপার নাই, ওদিককার কাও ভনিরা এক এক সমর নিজেদের রক্তই গরম হইরা উঠে। তবুও গিরা বসি মাবে মাবে, বোকাই, যতটা ঠাওা থাকে।

া বাভিনাই চলিরাছে, তাহার পর সেদিন সকাল থেকে ওক্ষব রটল ওদিককার ওরা লীগ গবর্ণমেন্টের উস্কানি পাইরাছে, সেই দিনই আমাদের পাড়ার আক্রমণ চালাইবে। তুমুল উত্তেজনার কাটিতে লাগিল দিনটা; বতই কিছু না হইতে লাগিল, মনে হইল খুব গুরুতর রকমের কিছু একটা ঘটাইবার কছাই ওদিকে সময় লইতেছে; সমন্ত পাড়াটা সমিতির ছেলেদের উড়োগে অগ্রেশপ্রে প্রস্তুত হইয়া উঠিল, ক্রমেই অধিক অধিক ভাবে। এর যাহা অবক্তপ্তাবী কল সেইটাই আশকা করিতে লাগিলাম—অর্থাং ওদিক থেকে যদি কিছু না হয়, এই আয়োজনের বিপুল্তার চাপে এরাই শেষ পর্যান্ত মারমুবো হইয়া উঠিবে। ব্যাপারটা ক্রমেই আয়ডের বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

সমন্ত দিনটা কিছু হইল না। সন্ধার পর পাড়াটা হঠাৎ কেমন যেন থমধমৈ হইয়া পড়িল। লক্ষণটা ভাল বোধ হইল না। সমিতিই সম্ভ পাড়াটার কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে, প্রতিট কণ্ঠের লোগানটুকু পর্যন্ত। হঠাৎ এমন নিভন্ধ ভাবটা কেমন যেন অস্তিকর বোধ হইল। একটু বোঁক লওয়া দরকার।

দণ্ডদের বৈঠকখানার গিয়া দেখি বেশ ভরা ঘর, একটা কি চাপা মন্ত্রণা চলিতেছিল, আমি গিয়া পড়িতে সবাই একটু ভটস্থ হইয়া পড়িল। আর চাপাচাপি করা চলেনা, প্রশ্ন করিলাম—"সন্ধোর পর একটু যেন অন্ত ভাব দেখছি আৰু; ব্যাপারখানা কি—বলতে আপত্তি আছে ?"

হ'একটা কঠে "আজে আলে" করিয়া একটু কুঠার ভাব, তাহার পরই সমিতি মুখর হইয়া উঠিল—"ওপক্ষের ওরা আককে জুৎ করতে পারে নি, তাই এগুল না অবচ আক বিদি কোন রকমে টেনে আনতে পারি—উইক কিনা—একটিকে কিরে যেতে দেব না আজে, তাই একটু বাণটি মেরে ঠাঙা হয়ে বাকা বাকাবনেরা যধন দেখবে…"

কথাবার্তার মধ্যেই বমবার্ বমবার্ করিরা একটা আক্ষিক শব্দে সবাই চকিত হইরা উঠিলাম; এক লহমা, তাহার পর ঘর ফাটাইরা সবাই একসকে সাঞ্চা দিয়া উঠিল—"কর হিন্দু!"

আমার কণ্ঠও মিশিরাছিল। ত্র্গারা ছেলেদের টানিতে পারে না, ছেলেদের আকর্ষণই বড়।

বাহিরে আসিরা সবাই অপ্রতিভ হইরা পড়িলাম, এক বলক হাসিও উঠিল উছলাইরা—ছইটা গলি পরেই জেলে আর গোরালাদের মিশ্র বস্তি; আওরাজটা সেইখান হইতেই উঠিরাছে—কি উপলক্ষ্য করিরা সেটা পরে আপনি প্রকাশ পাইবে বলিরা এখানে আর লক্ষার মাধা খাইরা উল্লেখ করিলাম না।

ৰৱে আসিতে আসিতে নানা কণ্ঠে মন্তব্য গুনিতে লাগিলাৰ

—"ওরাই পারে ...ওদেরই মানার...সমত দিন ঐ কাও করে, সন্ধ্যার পর যদি একটু এই রক্ম করে গা না এলার তো বাঁচবে কি করে ?...আর একা নর তো, মেরে-পুরুষে লেগে পেছে—কচুকাটা করছে...আর সত্যিই তো, মেরেদের আর বোমটা টেনে বলে থাকা চলে ?..."

বরে আসিয়া আবার পলিসির আলোচনা চলিল। ... লোক বাড়িতে লাসিল, মৃতন মৃতন ধবর আসিয়া পড়িতে লাসিল— ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর। এদিকেও চর পাঠানো হইয়াছে—কেহ কিরিয়া রিপোর্ট দিল, কাহারও ফিরিতে এত দেরি হয় কেন ? মাবে মাবে দলের ছেলেরা উদিয় হইয়া উঠিতেছে। একজন একজন করিয়া তাহাদের সন্ধানেও আরও জনচারেক রওনা হইয়া গেল। ... বিষাদেরই আবহাওয়া, তর্ও ছেলেগুলার বুকের পাটা দেখিয়া আনল হয় বৈ কি।

ষণ্টাথানেক কাটিয়া গেল। বসিয়া আছি, বসিয়া থাকিয়াই বতটুকু সংযত রাথা যায়। নিৰ্ধোক সঙ্গীগুলার ক্ষাই উত্তেহনাটা বাড়িয়া যাইতেছে ক্রমে ক্রমে; ক্লাপানীদের মত সুইসাইড ক্রোয়াড বা আত্মঘাতী বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে—চারি কন গিয়াছিল; আরও ছই কন চঞ্চল হইয়া উঠিল; কোনমতেই রোধা গেল না।

মৃহ 'জর হিন্দ' ধ্বনির সঞ্চে তাহাদের বিদার দিবে এমন সময় আগে বাহারা সিরাছিল তাহাদের মধ্যে ছুই জন উর্দ্বাদে ছুটীরা আসিল এবং প্রবল হাঁপানোর মাবে কিছু বলিরা উঠিতে পারার আগেই পাড়াটার উত্তর-পূর্ব্ব দিক মধিত করিরা একটা তুমুল কলরব উঠিল—আলা হো আকবর!

সমন্ত দলটা একটু চকিত হ'ইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—নিশ্চয় আগে যে একটা বোঁকা থাইয়াছে সেই স্থৃতিতেই। তাহার পর কিন্তু আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। বরের মধ্যে অজ সাজানো, অত কিপ্রতার মধ্যেও একটু গোলমাল হ'ল না, বিজের নিজেরটি তুলিয়া লইয়া স্বাই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

খরটা থালি হইরা গেল, রহিরা গেলাম ওপু আমিই।
আরও নাই, শরীরে ওদের মন্ত সার্র ক্পিপ্রতাও নাই, আছে
ব্রোধর্মের যা সধল—বিবেক, বিবেচনা, একটু বিতাইয়া
ভিরাইযা চারিদিক ভাবিরা চিভিয়া দেখা।

মনস্থির করিয়া বাড়ী হইতে একটা পিওল লই না বাহির হইতে মিনিট পনের হইনা পেল। ডোবা ভরাট করা একটা পভতি ভারগা, সেইখানেই কাওটা হইরাছে। বখন পৌছিলাম তখন ওদিককার ওরা পৃঠতদ দিরাছে, চঞ্চল ভনতার মধ্যেই এন-ওর মুখে ভনিলাম পৃঠতদ দিরাছে করেকজনকে রাখিরাই। ভাহাদের অবশ্ব সভান পাইলাম না।

হঠাং পড়্তি ভ্ৰমিটার একদিকে একটা তৃষ্ল কলরব উঠল—"মা !—মা !—মা এসেছেন !…ভর লা !…" সবাই সেই দিকে ছুটন। যেন চাকের গারে মৌমাছি ক্ষির। উঠিল, জার ঐ শব্দ—জাকাশ যেন মধিত হইরা যাইতেছে। ভিড় চিরিলা যাহা দেখিলাম তাহাতে বিমরে একেবারে বাক্-রোধ হইরা গেল। কল্পনাতীত ব্যাপার।

একট জীলোক। আমি পিছনের দিকটার সিরা গাঁড়াইরাছি, ভাল দেবিতে পাইতেছি না, তব্ও অভুত! জীলোকটর পরিধানে একটা টক্টকে রাঙা চেলি, কতকটা মহিষমর্দিনীর মতই গাছকোমর করিয়া পরা। মাধার কাপড় ধানিকটা সরিয়া সিয়া আল্লায়িত কুন্তলের একটা ক্লক শুচ্ছ দক্ষিণ বাছর উপর ল্টাইয়া পড়িয়াছে। পাশ দিয়া যতটা দেখা যায় মুখের চোয়ালটা কঠোর, কতকটা পুরুষালিই, হাতটা পেশীবছল, ক্ররতল রক্তবর্ণ; আমার সামনেই পায়ের পাতাটা উপ্টাইয়া রহিয়াছে, পেলব নয় মোটেই, তবে সমন্তথানি আলতার রাঙা, ধুলায় যা একটু মলিন করিয়াছে।

সবচেয়ে যা বিশ্বয়কর—রোমাঞ্চর বলাই ঠিক—রমণী একটা গুণাকে চিৎ করিয়া কেলিয়া তাহার নাভিক্তের উপর ডান হাঁটুটা চাপিয়া ছই হাতে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া যাইতেছে। গুণাটার:মুখটা শ্বশ্রুবহল হওয়ায় সমন্ত দৃষ্ঠটা এমন নির্তভাবে মহিষম্মিনীর চিত্রের মত হইয়া উঠিয়াছে যে সত্যই সমন্ত ইন্দ্রিয় যেন অভিভূত হইয়া পঞ্চে। লোকটাকে দেখিলে মনে হয় তাহার আয়ু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

কিছুক্দ মাধার কিছুই বুদ্ধি আসিল না, তারপর হঠাৎ কালে গেল—"মা া মা া এই মাও, শেষ করে দাও মা…" সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ক্লতার একটা উন্নসিত চীৎকার—"কর মা !"

ঘুরিয়া দেখি একটি যুবকের হাতে একটা ছোরা। হঁস হইল, একরকম লাকাইয়া গিয়াই তাহার হাত হইতে পেটা কাছিয়া লইলাম।

ঐতেই বুনিটা কিরিয়া আসিল কতকটা, বলিলাম, "দেশছ কি ? তোল ওঁকে, ছার্লিয়ে দাও…"

নিকেই গিরা হাতটা ধরিলাম। থানিকটা নিশ্চর আমারও বোর আসিরা গেছে, তা ভির স্ত্রীলোকই তো, বলিলাম, "মা, যথেষ্ট হরেছে—ছেড়ে দাও, দরা কর, ভূমি বে কারুর মা-ই সেইটুকু মনে কর…"

জসীম ক্ষমতা শরীরে, জার যেন সংহারের নেশার রাতিরা গেছে; তবে কি মনে হওরার আমার দেখাদেখি জারও করেক জনে জাসিরা বরিয়া কেলিল।

পড় তি অমির অথ্যুর আলোকে বতটা সন্তব চেহারাটা ভাল করিরা দেখিলাম। বিকট, কোনধানে এতটুকু রমনী-স্থাত মাধুর্ব্যের অবশেষ নাই। গুণু চকু মুইট বিশাল, আরত ; ভাহাও কিছ ললাটের নিয়ে অরিণিণ্ডের মত ধকৃ ধকৃ করিরা অনিতেছে। আরও বা—কি বলিব ?—ভাষা পাইতেছি না —আরও বা ভীষণ, রহভবর—বুবে অর অর স্থার গছ। কিছ কোন কথা নাই, জুৰ কণিনীর মত ক্ষীত নাসারদ্ধের মধ্য দিরা যে একটা সাঁ সাঁ শব্দ বাহির হইতেছে—শব্দের মধ্যে মাজ সেইটুক্।

'মা-মা।' শব্দ গগন ভেদ করিরা উঠিতেছে। ভিড় আরও চাপ বাঁৰিরা উঠিতেছে। — কি করা যায় ? বুদ্ধি কান্ধ করিতেছে না।

হঠাৎ চৈতত হইল, সমিতির ছ'চারক্স অগ্রন্থীকে বলিলাম, "তুল হরে বাচ্ছে—ভিড় সরাও, দালার কারগা এখুনি পুলিস এলে পড়বে…"

"उँ क १… शांक १"

"उँ एक मखरमत वाजी निरम वाष्ट्रिः • नीश्रीत छिक्र शांश्ला कत्र…"

বুবই শক্ত ব্যাপার, সাক্ষাং মা কালীর অবতরণ হইরাছে, লোকে মন্ত উল্লাসে যেন দিশাহারা হইরা পঞ্চিরাছে। কিন্তু মহলা দিরা দিরা ছেলেরা পোক্ত হইরা উঠিয়াছে, চমংকার নিরমান্থবর্তিত।—দেখিতে দেখিতে সমিতির ছেলেরা ছাড়া সমন্ত ভিড়টা প্রায় পরিছার হইয়া গেল—কতকটা ভরে, কতকটা আবার ইহাদের দাবেও। ফিল্ড হাসপাতালও আছে, গুঙাটাকে সেইখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া গ্রীলোকটিকে মাবে করিয়া দন্তদের বৈঠকবানায় লইয়া আসিলাম। আপন্তি মোটেই করিল না, তবে একটা কথাও বলিল না। অত্যন্ত অক্তমনক, যেন অভ কোন্ লোকে রহিয়াছে, শুধু ক্ষুরিত নাসারদ্ধ দিয়া ব্যর্থ আফোশের চাপা গর্জন আসিতেছে বাহির হইয়া।

ভাষগাটা থেকে দন্তদের বাড়ী বেশ থানিকটা দ্বে, গোটা-কতক গলি দিরা বাঁকিরা চুরিরা আসিরা উপস্থিত হইলাম। সবাই নিন্তর, একেবারে অভিভূত হইরা পঢ়িরাছে; হিন্দুরই মন তো। প্রথমে বাই ভাবি, সমর পাইরা আমি সে বিশাসটা অবস্থ কাটাইরা উঠিয়াছি। তবে সাক্ষাং মা কালী না আহ্মন, একটা বিপন্ন ভাতির উদারের কল্প মান্ত্রের মধ্যেও তো দৈব শক্তির আবির্ভাব হয়—ভোরা অব্ আর্কের মধ্যে ইতিহাসই বে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে—হয় তো ইনি কুমারী নন, তা স্বাইকেই যে কুমারী হইতে হইবে তাহার মানে কি ?—
শক্তির আবার কি এক রক্ষই ?

বৈঠিকবানার আনিরা একটি সোকার বসাইলাম। বলিলাম
—"এবার শীর্গসির এঁর একটু আহারের ব্যবস্থা কর।"

একট ছোকরা চাপা গলার, তবুও যাতে খ্রীলোকটির কানে যার, এই তাবে বলিল—"ভোগ বলুন ভার।"

বলিলাম---"হাঁা, ভুল হরেছে, ভোগই -- শীগ্রির দেখো, ক্লান্ত হরে পড়েছেন।"

এডকণ পরে খ্রীলোকট একটু মুব বুলিল, খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল —কিহা…বেল এই রক্ষ ভ্রনিলাম—"মাংস।" সমত ঘরটা আবার নিতৰ হইরা গেল। আমারও বৃদ্ধি আবার নৃপ্ত হইরা আসিতেছে,—এ কি আহারের আদেশ! কতকটা বিষুদ্ধ ভাবেই বলিলাম—"মাংস আনো…মাংস।"

সেই ছেলেট সেই ভাবে প্রশ্ন করিল—"বলির বাবস্থা করি ?"

সকলেই একবার মুখের পানে চাহিল, মৃতি ভণ্ না'র ভলিতে একবার মাধাটা ইয়ং নাছিল।

আমার বুদ্ধি মাবে মাবে কিরিয়াও আসিতেছে একটু একটু, বলিলাম—"চপ কাটলেট, কোর্মা…এই রকম…শীগরির …হোটেল থেকে…"

মুখের পালে চাহিরা দেখিলাম আপত্তির কোন ইলিভ নাই। জনপাঁচেক ছেলে এক রকম ছুটিরাই বাহির ছইরা গেল।

এমন সময় একটা কাও হইল। খরে তো তিল কেলিবার ভারগা নাই, বাহিরের বারান্দাটাও গেছে ভরিরা; গোটাছরেক জানলা সামনের দিকে—তা এক একটাতে রাশীকৃত
কুত্হলী মুখ গরাদ চাপিরা আছে; দরজাটা একেবারে
ঠাসাঠানি। তবে এক চাপা 'মা-মা' ছাড়া কোন শব্দ
নাই।

এমন সময় হঠাৎ গলিতে একটু দূরে একটা কচি গলার কারা উঠিল এবং পরক্ষণেই বোঝা গেল ছেলে বা মেয়ে ৰেই কোক, দৌডাইয়া দৌডাইয়া যেন এই দিকেই আসিতেছে।

আবার একটা ত্রন্ত গুঞ্জন উঠিল ধরটাতে, একটা সচকিত ভাব, বলিলাম—"দেধতো…কাঁদে কেন ?…"

তাহার আগেই চার-পাঁচ বন মুটিরা বাহির হইরা গেছে।
একটু পরেই একটা ছেলেকে ধরাধরি করিরা আনিরা বারান্দার
প্রান্তে দাঁড় করাইল। আমি দরকার কাছে আগাইরা গেলাম।
ভিড় ছ'পাশে, একটু সরিরা দাঁড়াইতে দেখি এও এক অরুত
ব্যাপার—অলকা-তিলকা আঁকা, ধড়া-চূড়া পরা একট আট
নর বছরের শ্রীফ্রুক, তাহার কারাও তথন শাই—"ক্রোমশাই!…ক্রোমশাইকে দেখব…আমার ক্রেরমশাইকে মেরে
কেলেছে।…"

"কোৰায় ছিল তোর ক্ষেঠামশাই ?"

ততক্ষণে তাহার দৃষ্টিটা ভিতরের দিকে পঞ্জিরা বাওয়ার হঠাৎ বেন আড়ান্ট হইরা চুপ করিরা গেল। তাহার পর বৃতিদীর দিকে দেবাইয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ তো, ও কেঠামশাই গো।…

একটু নিভৰতা; সবাই বুবিল বেচারার নাণা বিগড়াইর। গেছে।

ক্ষেক্জন বিরিধা বলিল—"ও তো মেরেছেলে, দেখছিল
···কাঁদিস নি, খুঁজে বের করছি ভোর ক্রেঠামশাইকে··ঠাঞ্
হ' দিকিন···"

"না, মেরেছেলে নয় আমার মা েছেছে দাও আমার…" ভিছের মধ্যে থেকে একজন নেশাণোর গোছের লোক বিঁচাইরা উঠিল—"একবার মা, একবার জেঠামশাই েবেটা, মাধা ধারাপ হয়েছে তো না হয় বাবাই বল্—একটা লোককেই ভাত্মর আর ভাদরবোঁ…"

ৰ্ভি মাণাটা হেঁট করিয়া লইয়াছে। আমি যে এতকণ কণা বলি নাই তাহার কারণ আছে—মাণাটা বীরে বীরে পরিষার হইয়া আসিতেছে। আগাইয়া সিয়া বলিলাম—— "ছেড়ে দাও ওকে—ব্যাপারটা কি রে ? এদিকে আয় তো, বল্ খুলে, ভর নেই…"

কোপাইতে কোপাইতে এবং তাহারই মধ্যে আড়াল

দিয়া কতকটা ভবে এবং কুঠার বৃষ্ঠিটর দিকে দৃষ্টি নিকেপ করিতে করিতে বলিল— "কেঠামশাই-ই তো···ষাত্রায় মা ধশোদা সেকেছেল, আমি হন্ন কেঠ···তারপর গড়পাড় থেকে যোছলমানেরা এসে পড়ল—তারপর···"

भवारे व इरेश (शरह।

ষ্তিটা হঠাৎ উঠিয়া পঞ্চিল, ছেলেটার হাতটা ধরিয়া বলিল—"চ" হারামকালা—হ'ল যদি ছ'টো চপকাটলিসের কোগাড় তো কোণা থেকে শনির মতন এসে জুটল—মালের মুখে যে একটু তোয়াক করে লোক খাবে…"

ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ভিড চিরিয়া ঈষং টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

### প্রশ

#### শীনারায়ণ দত্ত

তোমার আমি যে ভালবাসলেম
ত্মি যদি কানতে

বিশাল নমন মেলে বিশ্বর হানতে।
কুলে কুলে ছেরে গেল সক্কা,
তোমার মানস আকা জহুভূতি বক্কাা—
অর্থ্য সাক্রিরে মিছে আসলেম।
চেয়ে আছি কবে ঢল নামবে
শক্ষার কটা বেয়ে উচ্ছল কামনায়
পাগ লাকোরার বারা আন্বে
আমার পথের শেষে দিগন্ত রিজ্ঞ,
এবানে তো কুল নেই নেই বন রঙ নেই
রাত্রির বর্ণেই প্রাণ অভিষিক্ত;
এবানে দিনেরা ভব্ তমসার শক্ষায়
বিবর্ণ হর্ষের মত অভিশপ্ত।

আমার জীবন খিরে অবিরাম বঞ্চা,
এখানে দেখেছি আমি মৃত্যুর তাওব
এখানে নিয়তি রূচ-ছন্দা;
এখানে দিনের শেষ রক্তের প্লাবনেই
শোষণে ও শাসনেই তক;
মর্মের সাগরের উমির দোল নেই—
শিলায়িত পুন্পের স্বপ্ন ।
এখানে তব্ও আমি জীবনের সাধনার
অর্থের কামনার মগ্ন,
তোমার বিশাল চোখে বক্ষের ত্ঞায়
ভূঁকে কিরি আরগ্য লগ্ন ।
তোমায় আমি যে ভালবাসলেম
কারগটা বলি তথু জানতে
বিশাল নয়ন মেলে আমার প্রাণের পারে
কি চাহনি বল তবে হানতে ?



ভীমদেন

গণপতি

চ ভীমসেন প্ৰবাগত কাঠবোদাই ৰূষ্ডি। নিল্লী—গ্ৰীকতেজ মনুমদার

## শিপ্প-কলা প্রদর্শনী

### ৰী দ্বিজেন সৈত্ৰ

ইণ্ডিরান সোসাইট অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের উন্তোগে চার অন শিলীর শিলকলার একট মিলিত প্রদর্শনী কিছু দিন আগে কলিকাতা শহরে অন্তর্ভিত হয়েছে। এই শিলীদের মধ্যে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ৺রামকিঙ্কর এঁরা ছ'ঙ্কনে শিলরসিক মহলে স্পরিচিত। এমতী লীলা মুখোপাধ্যায় ও বিভেক্ত মন্ত্র্মদার এগনো শিক্ষার্থী। এঁরা সম্প্রতি নেপাল পরিজ্ঞমণ করে এসেছেন। সেধানকার পারিপার্থিক এঁদের মনের উপর কিরুপ প্রভাব বিভার করেছে তার পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্কেচ, কাঠখোদাই, পাধর ও বাতু তক্ষণের মধ্য দিয়ে।

এই রূপময় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ লোকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা গতাস্থগতিকতা আছে।
বর্ধন কোন শিল্পী তার নিজ্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা নতুন
দেশের রহসময় ভাষা আমাদের চোধের সামনে, কৃটিরে
তোলেন তথনই আমাদের গতাস্থাতিক দৃষ্টির ব্যর্থ তা ও শিল্পীর
দৃষ্টীর অনভতন্ততা সম্বন্ধে আমরা সন্ধাগ হই। এই প্রদর্শনীতে
ব্য কর্মটি চিত্র ও অভাত শিল্পকর্প প্রদর্শিত হ্রেছে সেগুলির
বিবর্ধন্ধ নেপালের পারিপার্থিক, প্রকৃতি, মানুষ, জনভা, হাট,

বাজার, মন্দির প্রভৃতি থেকে গৃহীত। এই শিল্প-রচমাগুলির মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কতটুকু এবং শিল্পকলার দিক থেকে তার আসল মূল্য কি প্রধানতঃ সে বিষয়েই আমাদের কৌতুহল ও অমুসন্ধিৎসা জাগ্রত হওরা আবক্সক।

এই প্রদর্শনীর উন্থোক্তারা প্রদর্শিত সমুদর চিত্ররচনার একটি
মাত্র পরিচারিকা দিরেছেন—"রঙ ও কালিকলমের কেচ।"
যে সঙ্গীণ অর্থে 'প্রেচ' কথাটির প্ররোগের সঙ্গে আমরা
পরিচিত সেদিক থেকে উক্ত প্রদর্শনীর যাবতীর চিত্ররচনাকে
'ক্রচ' নামান্বিত করা অসঙ্গত। চিত্রশিল্লের মধ্যে যে বিশদ
ট্রাডি ও finished drawing—এর প্রত্যাশা করা যার সেদিকে
লক্ষ্য রেথেই বদি এগুলিকে 'ক্রেচ' পর্যারভুক্ত করা হরে থাকে
তবে নলা যেতে পারে যে কি ইউরোগীর, কি ভারতীর অনেক
বিখ্যাত আধুনিক শিল্লী শুর্ 'ক্রেচ'ই স্কটি করেছেন, painting
বা চিত্ররচনা করেন নি। এমন কি আচার্যা নক্ষলাল—বার
চিত্রকর্পের বিশ্লেষণাত্মক ট্রিটমেন্ট ও finished drawing
বিশ্বের বস্ব, তারও অনেক চিত্ররচনা, বিশেষ করে করেকটি
নিস্র্গ-চিত্রকে কেচ পর্যারভুক্ত করা যেতে পারে। কিছ এ হ'ল
ব্যাপক্ষ অর্থে কেচ বলতে কি বুবার—আসলে কেচ হ'ল

দৃষ্ঠবন্ধর প্রাথমিক শিল্পরপারণ। কেচ-শিল্পীর ক'ল প্রস্কৃতির ভাতার থেকে চরন করা, রূপের নোট সংগ্রহ। বলু সমরের



স্বাতক (নেপাল) কাঠবোদাই। শিল্পী—শ্ৰীৰতেন মহুমদার

পরিসরে মনোজগতে রূপময় বিখের যে বিশিপ্টভাটুকু ধরা পড়ল স্কেচ হ'ল তারই "first fine careless rapture" অর্থ (— চরম আনন্দের অযত্ত্বত প্রাথমিক মধুর প্রকাশ। রঙ্গনিবারের এই মাপকাঠিতে বিনোদবিহারীর চিত্রশিল্পকে 'ক্ষেচ' বলে শ্বীকার করে নেবার পথে একটা বাধা আছে। যদিও শিল্পীর মানসপটে যাবতীর দৃশুবন্ধর দ্রুত প্রতিক্লনের ছাপ ছবি-শুলির সর্ব্দ্রে অপ্ট তব্ও কর্ম্ব বা রূপ আবিকারের দিকে একটা অবও মনোযোগ, রঙের বিশিপ্ত প্ররোগে দৃষ্টকে কেন্দ্রীভূত করবার প্ররাস, পরিবর্জন ও গ্রহণের দারা চিত্রের ভারসাম্য ক্ষ্টিপ্রভৃতি তাঁর শিল্প-রচনাগুলিতে কেচের চেরে চিত্রশিক্ষর

মৌল ধর্মকেই ব্যক্ত করেছে অধিক। তার অনেক চিত্ত একান্ত ভাবেই স্প্রস্পৃত। সে সম্পৃতা তথু চিত্রণের দিক থেকে নর, শিল্পীর মামসিকভার দিক থেকেও।

ভাষ্টসম্যাদ হিসাবে বিনাদবিহারীর স্থৃতিত্ব অনবীকার্য্য হলেও এ সব চিত্রের প্রাথমিক উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে রেখা-বিভাসের স্থিতিস্থাপকতা থেকে। যে-কোন পরিবেশ থেকেই 'কর্ম' আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে মূলতঃ ভুইঙের দক্ষতার। রঙের প্রয়োগ তাকে স্পষ্টতর করেছে মাত্র। অবশ্র কোন কোন ক্ষেত্রে চিত্রের বিশিপ্ত গুণ কুটিয়ে তুলবার জ্ঞে একটি বিশেষ রঙের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। যেমন কোন চিত্রে সিঁদুরে রঙের একট স্পর্শ চিত্রকে একটি বিশেষ সংহত কপা দান করেছে। কিন্তু যখনই শিল্পীকে নেপালের মামুষ, কনতা প্রস্তৃতিকে তুলিতে রুপায়িত করতে হয়েছে,



वाज्ञानमा विद्यालया । विद्यालया विद्यालया । विद्यालया

তখনই তাকে রেধার সেই প্রকৃতি আবিদ্ধার করতে হরেছে, যা সেই বিষয়বন্তর মধার্থ প্রতিষ্কৃতরে ধরা দেয়।

সতত্ত্ব পদা দেখা গেল রামকিস্করের শিল্পকলার। রাম-কিস্করের রচনার সঙ্গে বারা পরিচিত তারা অবশুই পদ্যু করেছেন যে, তিনি মাত্র রঙের মাব্যমেই 'কর্ম' আবিকারের কৌশলট আয়ন্ত করেছেন এবং massএর solidity-র (বন্ধ-পুঞ্জের ঘনত্বের) নিধুঁত আভাস দিতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি নিঃসংশ্রেই আধুনিক, যে আধুনিকভার প্রবণতা হ'ল মৌল



তৃষার শৈল

শিল্পী---রামকিছর

বস্তুর রূপের পরিচয় দেওরাতে। এই দৃষ্টিভঙ্গী দারা সাথ ক শিল্পস্টি করতে গিয়ে তাঁর প্রধানতম সহায় হ'ল রঙ। অবচ তাতে ইমপ্রেসনিষ্ঠ পদ্ধার আভাস মাত্র নেই।

যতকণ পর্যন্ত শিল্পীর প্রাথমিক উদ্বেশ্ব বস্তর বাহুরূপের একটা বর্ণনা দেওয়া ততকণ পর্যন্ত তার লক্ষ্য থাকে কর্ম্মের দিকে। রঙ এই কর্ম্ম স্টির একটা উপায় মাত্র। রামকিষর এ সত্য ভাল ভাবেই কানেন, তাই তাঁর চিত্রে বিষয়রস্তর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্ত দিকে রস-চেতনাকে উদ্বোধিত করার অন্তান্ত কৌশলও তাঁর অনায়ন্ত থাকে নি। তাই তিনি শুধ্ বর্ণবিদ্ নন, রঙ কর্ম্ম ডিক্লাইন প্রভৃতি ক্রপব্যঞ্জনার মুখ্য কৌশলগুলির সৌসামঞ্জ্য তাঁর চিত্রে দেখা গেছে। আধ্নিক ইউরোপীয় শিল্পে বারা Colourist বা বর্ণবিদ্ বলে প্রসিদ্ধলাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর পার্থ কয়ও এইখানেই। এই প্রস্তের স্টের স্থের প্রস্তার বিদ্ধ রামকিছরের শিল্প ভ শুর্রঙের স্প্রত প্রয়োগ নয়, তাঁর শিল্পকলার আরও অনেক quality বা গুণের সংমিশ্রণ স্থাবিক্ষ্ট। তাঁর শিল্প প্রকৃতির ব্ব কাছাকাছি এবং বান্তব অভিমুখ্য কিছে গরিপূর্ণ ব্যক্ষনামর। তাঁর ভূলিকার ক্রপারিত প্রকৃতি সর্বন্ধাই গতিমুখ্যর। পাছাভ,

গাছ, মেঘ সকলের মৰোই একটা গতির প্রচণ্ড স্পান্ধন অমুভব করা যার। গোজানের শিল্প একেবারেই গতিহীন—গাছ, পাতা, জ্বল, মেঘ সব নিধর। তা যেন "antithesis of expressive art"—বাঞ্চনামর শিল্পের বিরুদ্ধশর্মী।

দৃষ্টান্তবন্ধপ ধরা যাক, রামকিন্তরের "ত্বার শৈল" নামে চিত্রটি। ছবিটির রচনা-পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে গোঁজানের বিবাগত চিত্র "Monte Sainte Victorie"র কথা শরণ করিরে দের। কিন্তু অত্যন্ত শক্ষ ভাবে ছটি চিত্রের মধ্যে সাদৃশু পাকলেও উভরের শিল্লস্ক্রির মূলগত বিভিন্নতাই ছটি চিত্রের মধ্যে এক বিরাট পার্পক্যের স্ক্রীকরেছে। উভর শিল্পীর রচনাতেই যে দৃষ্টিভদীর পরিচর পাই তা হ'ল প্রস্থৃতির বিশৃথলতার মধ্যে স্থুসমঞ্চ্প ঐক্য আবিকার আর তাকেই তারা রূপায়িত করবার প্ররাস পেয়েছন। কিন্তু গোঁজানের রঙের ব্যবহার যেখানে একান্তভাবে জ্যামিতিক কর্মের অতিরিক্ত কিছুই নর, রামকিক্রের রঙের প্ররোগ সেখানে plastic quality ব্যতীত একটা আবেগের ক্মনীয়তাও এনে দিয়েছে।

অবস্ত এই প্রদর্শনীতে রামকিছরের যে কথানি চিত্র

প্রদর্শিত হরেছে, ভাল্প সব কর্মটাই শেপাল সম্পর্কিত এবং সব-গুলি তাল প্রেঠ লচনা না হলেও এর থেকেই শিলীর দৃষ্টিভলীর মৌলিকতা ও বিশেষস্কৃত্ব পরিচর পাওয়া যার।

পূর্বেই বলেছি, এ প্রদর্শনীর আর ছ'বন শিলী এখনও

হাত্র। তবু এঁদের মচনা বে হঠ পরিণতি লাভ করতে

চলেছে তা বুঝতে পারা বার। ত্রী থতেজ মনুষদারের ছবিতে

বিনোদবিহারীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। তবে এই প্রভাব
বে অনুকরণে পর্যাবসিত হয়নি এইখানেই শিলীর কৃতিত্ব।

# ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

#### ঞ্জীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

শীবনধাত্রার শশু প্রয়েশনীর সকল জিনিধেরই দাম অসম্ভবরকম বাজিয়া গিয়াছে। সাধারণ মাত্রম তুর্গতির চরম সীমার
পৌছিয়াছে। যে হারে জিনিষপত্তের মূল্য বাজিয়াছে, সেই
হারে সাধারণ মাত্রমের আর বাড়ে নাই। সম্প্রতি কোনো
কোনো শেত্রে প্রয়েশনীর দ্র্যাদির মূল্য-মান কিছু কমতির
দিকে যাইতেছে বটে, কিন্তু কবে যে মূল্য মুদ্ধের পূর্বের মানে
পৌছিবে তাহা কেছই বলতে পারেন মা।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, মূল খাভের মূল্যের উপরেই ব্দভান্ত দ্রব্যাদির মূল্য প্রধানত: নির্ভর করে। সাধারণ লোকেরাও এই মত পোষণ করেন। বান্তবক্ষেত্রেও এই মতের সমর্থন দেখা বায়। স্বতরাং চাল ও গমের মূল্য কি উপায়ে ক্যানো যায় তাহা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এমন কাৰ্য্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে যাহার দারা চাহিদা অসুযায়ী উৎপাদন হয় ध्वर देश्यामत्मन वाद्य कत्म। धरे देखन नायत्मन कन সরকার ও দেশের জনসাধারণকে একযোগে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। কলিকাতায় ভারতীয় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের বার্ষিক সভায় সভাপতি মি: এলকিন্স ঠিকই বলিয়াছেন, ''আমরা মনে করি অত্যাবশ্বক খাদ্যদ্রব্যের ৰুল্য বিশেষ পরিমাণে হ্রাস করার উপর সরকারের সমস্ত পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, খাল্পের দাম না কমিলে **জীবনধাত্রার** ব্যয় কমিবে না।" এ সম্বন্ধে গত পৌষ মাসের 'প্ৰবাসী'র মন্তব্যও বিশেষ প্ৰণিধানযোগ্য। প্ৰবাসী লিখিয়াছেন, "ৰাজন্ৰব্যের মূল্যহ্লাসের উপর সভ্য সভ্যই এখন সমস্ত কাজকর্ম নির্ভর করিভেছে, দাম না কমা পর্যন্ত কোন দিকেই কুল-কিৰারা পাওরা যাইবে না।"

কিছ কেহ কেহ মনে করেন, দেশের বর্তমান পরি-হিতিতেও বান-চাউলের বৃল্য বাড়াইয়া দিলেই ( অবাভাবিক উপারে ?) দেশের বর্তমান হুর্গতির অবসান হুইবে। অবঙ্গ ই হাদের সংখ্যা বুবই কম। তাহাদের মুক্তি এই বে, বর্তমানে বাব উংপাদনের ব্যরের সহিত উহার বুল্যের কোন সামঞ্জুত বা সম্ভা নাই। তাহারা আরও বলেন বে, বর্তমানে গবর্ণমেণ্ট যে মুল্যে ধান সংগ্রহ করিতেছেন তাহা উৎপাদনের ব্যরের তুলনার বুব কম। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধিষ্ট মূল্য মণপ্রতি সাড়ে সাত টাকা। ইহার ফলে ধান্য-উৎপাদনকারীগণের তথা ক্রমকসম্প্রদারের ছঃখ-ছর্জণার অন্ত নাই এবং ধান্ত চাষের প্রতিও তাহাদের কোন উৎসাহ নাই। এই মত কত দূর সমর্থনিযোগ্য তাহা প্রত্যেকেরই বিচার করিরা দেখা আবর্তক।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার যে, বাল উৎপাদনের ধরচ কত তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন, এমন কি অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। বাহারা বানের মূল্যয়ির পক্ষপাতী তাহাদের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যার। তাহাদের মধ্যে এক কন ক্ষিবিশেষজ্ঞ বলিরাহেন যে, তিনি মেদিনীপুর ও বর্জমান কেলার গ্রামে গ্রামে ছ্রিয়া যে তথ্য সংগ্রহ ক্রিয়াহেন তাহাতে এক মণ বাল উৎপাদনের ধরচা অস্ততঃ ১০ টাকা পড়ে, আর এক কন বলিরাহেন ৮ টাকা।

বিভিন্ন স্থানের অবস্থার উপর ধান্য উৎপাদনের খরচ নির্ভর করে: এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাধা দরকার যে, বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে উৎপাদনের পরিমাণেরও ভারতম্য হইবে। এমন কি একই এলাকায় প্রায় একই রকমের চাষ্বাসের প্রণালী সত্ত্বে, এমন কি ছই-একটি কারণের জঙ উৎপাদনের পরিমাণের ষ্বেপ্ট তারতম্য দেখা যাইবে, **অব্**চ ধরচ প্রায় সমানই হুইবে। স্বতরাং উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদনের ধরচের মোটামুট একটা গড় হিসাব ধরিয়া লইভে হইবে। এই গড় হিসাবের ছারাও এমন কথা বলা যাইবে না বে. প্রভ্যেক বান্ত-উৎপাদনকারী বানের চাষে লাভবান হইবেন, কারণ গড় অপেক্ষাও বিভিন্ন কারণবৰ্শতঃ কাহারও কাহারও ফলন কম হইতে পারে। বিভিন্ন স্থান হইতে বে সকল তথ্য সংগ্ৰহ করিতে সক্ষ হুইয়াছি, তাহার সাহায্যে প্রমাণ করা যার যে, বর্তমান সময়ে সাধারণত: এক মণ ধান উৎপাদনের খন্য ৫।৬ চাকার বেশী ধরচ হর না। নিরে **এक्यानि ठिक्कैन जरमवित्मय छेड्ड क्रिनाम:** 

মাহাড়ী, সিলদা মেদিনীপুর ২৮/৮/৫৬

মহাশয়,

আপনার ১১।১২।৪৯ তারিখের চিটি পেরে এক বিশা জমি
চাষ করিতে এখানে কি খরচ হর এবং কত ধান ও খড় উংপর
হর তাহা বিশেষভাবে নিয়ে লিখিত হইল। আমাদের এই
অঞ্চল (মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ) উচ্চ ক্ষরময় ভূমি। এখানে
চারি প্রকার জমিতে (আওরাল, দোরেম, সোরেম ও
চাহারাম) ধান চাষ হয়। প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ ধ্ব
কম, অন্যান্য জমিও হগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জমির
মত উর্বর নয়। তবে এখানকার মঞ্রি জন্যান্য হান অপেক্ষা
কিছু সন্তা।\*\*\*

শ্রীযতীক্ষনাথ বন্দ্যোপাধ্যার মেদিনীপুর ক্ষেলার পশ্চিম প্রান্তর্বর্তী ভূভাগের এক বিঘা ক্ষমির ধানের চাধের হিসাব:

বিশা প্রতি গড় ধরচ---

সার—১ বোপণ— ৬॥০
বীক—২॥০ নিড়ান—২॥০
লাদল—১ ছেদন—২॥০
আলিবন্ধন—২॥০ আঁটিবন্ধন ও বহন—৩
বাড়ন, মাড়ন—২॥০
মোট—৪০ টাকা

গরীব দেশ, সকলে উপরোক্ত পরিমাণ বরচ করিতে পারে না।

| <b>কল</b> ন | শান           | <b>ৰ</b> জ     |  |
|-------------|---------------|----------------|--|
| আওয়াল      | ৮ মূৰ         | <b>৸৶০ প</b> ৰ |  |
| (मारसम      | <b>410</b> ,, | n/o "          |  |
| সোমেম       | élo "         | 100 ,,         |  |
| চাহারাম     | 816 ,,        | 1/0 ,,         |  |

মনে রাধিতে হইবে, উপরে একট অন্বর্ধর অঞ্লের হিসাব দেওরা হইল।

আর একট অঞ্লের ( হগলী জেলার জালীপাড়া থানার অন্তর্গত) হিসাব নিয়ে দেওরা হইল—ইহা নিজের অন্সভানে জানিরাছি।

এক বিদা বীক-ক্ষেত্র প্রস্তুতর ধরচ :

| (0) 4010 140             |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (৪) জ্ঞান থবচ            | <b>91</b> 0                                                         |
| বহুনের ও প্রয়োগের খরচ   | 8                                                                   |
| (৩) গোৰৱ সাৱ (৮০ ৰোজা)   | •                                                                   |
| (२) वीच बान २ मन         | ₹8√                                                                 |
| (প্ৰতিৰান্ন ১৸০ হিসাবে ) | 2010                                                                |
| (১) ছর বার লালল          |                                                                     |
|                          | ( প্রতিবার ১৸০ হিসাবে ) (২) বীক্ষ বান ২ মণ (৩) গোবর সার (৮০ বোড়া ) |

উপরের হিসাবে গোবরের বৃদ্য বরা হর নাই; সাবারণতঃ ক্লবক্পণ নিজেদের গোরালের গোবর ব্যবহার করেন।

এক বিবা বীক্ষক্ষেত্রে উৎপন্ন চারা ১৪।১৫ বিবার রোপণ করা যার।

এক বিখা ধানের চাষের খরচ :

(১) তিনবার লাঞ্জ (প্রতি লাঙ্গল ৩০০ টাকা হিসাবে) 2010 (২) রোয়া ৪ জন (প্রতিজ্বন ২১ হিসাবে) × (৩) নিজান ২ জন ( ,, ,, ১uo ,, ) OIO (৪) জমির আইল বাঁধা এক জন 81 (৫) ধান কাটা চার জন (७) चाँि गाँबा, यहन, গাদা দেওয়া আড়াই জন 910 (৭) ঝাড়ন, মাড়ন তিন জন (প্রতিজ্বন ১৭০ হিসাবে) 410 (৮) আত্র্যক্ষিক অক্সান্ত বরচ २।० (১) চারার খরচ (১০) কমির ধাক্তনা

> কলন: ধান---৮ মণ খড়---১ কাহন

বর্ত মান সময়ে উক্ত অঞ্চলে বানের ব্ল্য প্রতি মণ ১১, টাকা এবং এক কাহন থড়ের ব্ল্য ২২, টাকা, স্তরাং বান ও বড়ের মোট ব্ল্য ১১০, টাকা। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবক্তক যে, বর্তমান বংসরে বানের ফলন গড় ফলন অপেকা অতিরিক্ত হইরাছে। স্তরাং লাভের অঙ্কও অধিক।

জনেকের মত এই ষে, পূর্ব্বে এবং এখনও ধানের চাষে বে পরিমাণ ধরচ হয় তাহা ধানের মূল্যের প্রায়ই সমান। কেবল মাত্র উৎপন্ন ধানের মূল্য হিসাব করিলে ধানের চাষে লাভ কিছুই থাকে না। খড়ই লাভের অঙ্কে ধার। বর্তমানে খড়ের মূল্য খুবই বেশী।

ধানের চাষে লাভ-লোকসান হিসাব করিতে হইলে আরও করেকট বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। তথ্যবের প্রধান হইতেছে, বর্গাচাষের পরিমাণ এবং নিজ হত্তে চাষের পরিমাণ। এই হিসাবও সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটভাবে একটা হিসাব করা যাইতে পারে এবং সেই হিসাবের হারা প্রকৃত অবস্থার মোটামুট বারণা হইতে পারে। যে সকল ক্ষমক বা জমির অধিকারী বর্গাচাষীর সাহাব্যে বালের চাষ করিয়া বাকেন উাহারা বিনা বরচে তাঁহাদের ভামির উৎপন্ন বানের একটা নির্দিণ্ট অংশ পাইরা বাকেন। চাষের ব্যবের হ্রাস-মুদ্ধির সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। মোটাষুটভাবে বলা বাইতে পারে বে, বাঁহাদের পাঁচ

একর (১৫ বিঘা) পরিমাণ পর্যন্ত কমি আছে তাঁহারা প্রধানতঃ নিক হতে কমির চাষ করিয়া থাকেন; বাঁহাদের কমির পরিমাণ পাঁচ একর হইতে দশ একর তাঁহারা আংশিক-ভাবে বর্গাদারের উপর নির্ভর করেন এবং বাঁহাদের দশ একরের বেশী কমি আছে অধিকাংশ কেত্রেই তাঁহারা সম্পূর্ণ-রূপে বর্গাচাধীদিগের উপর নির্ভর করেন।

সরকারী হিসাব অত্যায়ী পাঁচ একর পর্যান্ত ধাত্য-উৎপাদন-কারী পরিবারের সংখ্যা ১৭'৩৬ লক্ষ এবং পাঁচ একরের অধিক বাত্ত-উৎপাদনকারী পরিবারের সংখ্যা ৬'১৪ লক্ষ । এই হিসাব হুইতে দেখা যাইবে যে, ৬'১৪ লক্ষ পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষের ক্ষত্ত সম্পূর্ণরূপেই বর্গাচাষীর উপর নির্ভর করেন এবং ১৭'৩৬ লক্ষ পরিবার আংশিকভাবে তাহাদের উপর নির্ভর করেন । হুতরাং চাষের ব্যর বৃদ্ধি অত্যাদের ইসাব করিলে উৎপাদনের ধরচের হিসাব ঠিক হুইবে না । কত পরিমাণ শস্ত বর্গাচাষের ক্ষত্ত বিনা ধরচে পাওয়া গেল এবং কত পরিমাণ শস্ত কি ধরচে পাওয়া গেল তাহার সঠিক হিসাবের দরকার ।

সমগ্র জীবনযাত্রার ব্যায়ের মানের সহিত চালের বর্তমান মূল্য-মানের তুলনা করিয়াও এই বিষয়ে কতকটা ধারণা হইতে পারে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শীবনযাত্রার ব্যয়ের মান ছিল ৩৪২ ৫ এবং শ্রমিকশ্রেণীর মান हिल ७৫৯'७। भन्नी खक्षाल এই मान हेटा खाराका नामान कम হইবে। আবার যাহাদের বিক্রয়যোগ্য উদ্ভ ধান বা চাল আছে তাঁহাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান অনেক পরিমাণে কম: কেননা মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই থাজের জ্ঞ ব্যন্ন হয়, এবং থাভের মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থতরাং বাঁহাদিগকে ধান চাল ক্রম্ন করিতে হয় না, ইহার মূল্য বৃদ্ধির জ্ঞ তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই। স্থতরাং এই ক্ষেত্রে মোটামুটভাবে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে. তাঁহাদের শীবনযাত্রার ব্যয়ের মান তিন শতের বেশী হইবে না। এ ছাড়া ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে চালের মূল্য ছিল ৩।১০ কিন্তু বর্তমানে উহা ২০ ২৩ হইতে ২৩ ৪৮ টাকার মধ্যে উঠা-নামা করিতেছে। এখন চাউলের বৃল্য-মান ৫৭৯। স্বতরাং সমগ্র জীবনধাত্রার ব্যৱের कुलनात ठालात मृला-मान धूतरे वाष्ट्रिताए। ठालात मृला जात्र वाड़िता जीवनवाद्धात जात्र वात्रत बृता (पारे অহুপাতে বাছিয়া যাইবে।

আরও একটি কথা এই বে, জীবনঘাত্রার ব্যরের তুলনার চাধের ব্যর অনেক বিষরে কম আছে। কৃষি-শ্রমিকদের মন্ত্রি শতকরা ৩০০ ভাগের বেনী বৃদ্ধি পার নাই। ভূমির থাজনাও অপরিবর্ত্তিত আছে। স্থানের হারও বাজে নাই।

ধান-চালের ব্ল্য বাড়াইলে কাহারা এবং লোকসংখ্যার শতকরা কড ভাগ লাভবান হইবে তাহাও এই প্রসলে বিশেষ-

ভাবে বিবেচনা করা দরকার। নিম্ননিধিত হিসাব হইতে এই বিষয়ট পরিকারভাবে বুঝা ফাইবে:

| <del>জ</del> মির | ৰান উৎ  | পাদনকারী                  | মোট পরিব     | বের বাটতি     |
|------------------|---------|---------------------------|--------------|---------------|
| পরিমাণ           | পরিবা   | রের সংখ্যা                | সংখ্যার শত   | করা বা        |
|                  | (       | ল <b>ক</b> )              | হার          | <b>উष्</b> ख  |
|                  |         |                           |              | (হাজার টন)    |
| ১। ২ একরের       | ক ম     | ५० ७६                     | 88.7         | <u> - ५५७</u> |
| ২। ২ হইতে        | ৩ একর   | 2.96                      | 22.4         | - 89          |
| ৩। ৩ হইতে        | ৪ একর   | <b>२२</b> '७              | ۵ د          | + ৩৬          |
| ৪। ৪ হইতে        | ৫ একর   | 7.99                      | P. 6         | + >9          |
| ৫। ৫ হইতে        | ১০ একর  | 8'७३                      | 2P.8         | + 687         |
| ৬। ১০ হইতে       | ২৫ এক   | त्र <b>५</b> . <i>७</i> ६ | 9'0          | + ৩৬২         |
| ৭। ২৬ একরে       | ার বেশী | ٠٢٥.                      | o <b>°</b> 9 | + 726         |
|                  |         | २७ ६०                     | 700.0        | 4-2006        |

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে প্রথম ছই শ্রেণীর ক্লমক-পরিবারকে চাল ক্রেয় করিয়া থাইতে হয়। এই ছই শ্রেণী সমগ্র শান্ত-উৎপাদনকারী পরিবার-সংখ্যার শতকরা ৫৫'৮ ভাগ। যদিও তৃতীয় শ্রেণীর পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত किছ পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয়, কিন্তু নানাবিধ প্রয়োজনের ৰুৱ তাহাদিগকে ফ্সলের সময় শস্ত বিক্রয় করিতে এবং অন্ত সময় ক্রয় করিয়া খাভের সংস্থান করিতে হয়। এই তিন শ্রেণীতে মোট ১৫ লক্ষ্ত প্রাকার পরিবার আছে: অর্থাৎ সমগ্র পরিবার-সংখ্যার শতকরা ৬৫°৪ ভাগ। শেষ চারি শ্রেণীতে মোট আট লক্ষ তের হাজার পরিবার অথবা মোটা-মুটি ৪০ লক্ষ লোক আছেন এবং ইহাদের চাল ক্রয় করিতে ইঁহারাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল বিক্রয় করেন। স্তরাং ধান-চালের মূল্য বাড়িলে বাংলাদেশের আড়াই কোট লোকের মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক ( অর্থাৎ শতকরা ১৫।১৬ ভাগ ) লাভবান হইবেন এবং অবশিষ্ঠ ২ কোট ১০ লক লোককে অধিকতর মূল্যে চাল ক্রম্ন করিয়া ছই বেলা উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ছই কোটি লোকের মধ্যে আছেন—অল্ল জমি-চাষী কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীন শ্রমিক, অকৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং মধ্যবিভসম্প্রদায়।

সকল কাজের এবং সকল পরিকল্পনার মূল উচ্ছেন্ট হইতেছে "greatest good to the greatest number" অর্থাৎ অধিকতম সংখ্যার জন্ত অধিকতম মঙ্গল সাধন। কিন্তু বানের মূল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনার সাহাব্যে এই উদ্বেক্ত সাধিত হইবে কি ?

' এই প্রসঞ্চে ১৩৫০ সালের মহস্তরের কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এই মহস্তর সহত্তে ছর্ভিক-ক্মিশন বলিরাছিলেন—

"The rise in the price of rice was one of the

principal causes of famine and this has made it unique in the history of famines in India."

অর্থাৎ, ছর্তিক্ষে প্রধান কারণগুলির মধ্যে অভতম ছিল চালের মূল্য বৃদ্ধি এবং ইহাই ভারতবর্ষের ছর্তিক্ষের ইতিহাসে এক মূতন এবং অদ্বিতীর ঘটনা।

बारनत मृना वाफारेया पिरनरे बामठारयत প্রতি कृषक-সম্প্রদারের উৎসাহ বাড়িবে এবং ধানের ক্রমির পরিমাণ রঞ্জি-প্রাপ্ত হইবে তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অনেক শাক-সজীর মূল্য ধুবই বাড়িয়াছে, কিন্তু দেই অমূপাতে স্থমির পরি-মাণ বাড়িয়াছে কি ? সরিষার তৈলের মূল্যবৃদ্ধির অস্থাতে সরিষার চাষ প্রসারলাভ করে নাই। এইরূপ বছ উদাহরণ দেওয়া যায়। আমন ধান যে পরিমাণ ক্রমিতে ক্রে মোটামুটি সেই পরিমাণ জমিতেই জন্মান হইতেছে। আমন ধানের জমির পরিমাণ বাড়াইতে হইলে ধান-চালের মূল্য মণপ্রতি ছই-এক টাকা বাডাইয়া দিলে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আমন ধানের চাষের বিভৃতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দুর क्तिए इरेर्दा रेशांत्र मर्सा अधान ष्रस्तात्र इरेर्ड हे ह জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা এবং নীচু জমি হইতে জল নিজা-শনের বন্দোবন্ত করা। আরও অনেক বাধা আছে যেমন খানীয় সাখ্যের অবনতি, বলদের অভাব, শ্রমিকের অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদি। পল্লী অঞ্চলে ত চালের মণ পচিশ ত্রিশ টাকা—ইহাতেও চাষের কমি তেমন বাড়ে নাই।

শ্রহাম্পর শ্রহক স্বরেশচন্ত দেব বলেন ধে, ধেকুরে ওকের মূল্য বৃত্তির অন্থাতে ধেকুরে ওকের উৎপাদন বাড়ে নাই; ভাতার প্রধান কারণ হইতেত্তে—আলানির অভাব। স্তরাধ কোন্ ক্ষিলাত পণ্যের উৎপাদন বৃত্তির পথে কি কি অভরার আহে তাহা বিশেষভাবে অন্থ্যনান করিয়া সেওলি দূর করিতে পারিলেই উহার উৎপাদন বাড়িবে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, ক্রমকেরা বানের চাষে লাজ-লোকসান বতাইয়া দেবেন না; তাঁহাদের সহজ বৃদ্ধি এই যে, নিজেদের পরিশ্রমের দারা যতদুর সম্ভব নিজেদের ও গরুর বাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বানের চাষে দ্বর হইতে তাঁহাদের নগদ অর্থ বাহির করিতে হয় না। বীজ-বান বরেই থাকে, সারের বিশেষ বালাই নাই; এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোবর-সারও ব্যবহার করা হয় না।

আমার নিক এলাকায় (হগলী কেলার কালীপাড়া, আঁটপুর, তড়া, আনরবাটা, কোমরবাকার প্রভৃতি অঞ্চলে ) বহু সাধারণ ক্বমকের সহিত আলোচনা করিরা কানিতে পারিয়াছি যে, ওঁহোরা ধানের দাম বাড়াইবার পক্ষণাতী মোটেই নহেন, বরং কমাইবারই সপক্ষে। ওাঁহাদের মুক্তি এই যে, মধ্যে মধ্যে বিশেষ প্রয়েজনের ক্ষণ্ড তাঁহাদের কিছু কিছু ধান বিক্রয় করিতে হয় বটে, কিন্তু বংসরের অবিকাংশ সময়েই তাঁহাদের ধান ক্রয় করিতে হয়। ত্রতাং শেষ পর্যান্ত তাঁহাদের লোক্সানই হইবে। এইরূপ ক্রমকের সংখ্যাই বেশী।

# বিজ্বন

### ঞ্জীরবি গুপ্ত

পাহাড়-শিধর যেণা রচে ছারা প্রাচীন পাদপ-ডোর, বসি তারি 'পরে বিষাদে সতত অন্ত-দিবস-পলে; লক্ষ্য-বিহীন সমতলভূমে কেরাই দৃষ্টি মোর, শত বিভিন্ন ছবি কেগে ওঠে আমার চরণতলে।

হেথার গরকে রচি' আবর্ত উর্মি স্রোতধীর, সর্ণিল-পথে হরেছে সে কোন ধৃসর-সীমার হারা; সেথা, অবিচল হ্রদে ছেরে যার তারি ঘুমন্ত নীর নীলাভবর্ণে যেথা ফুটে ওঠে গোধূলি-ক্ষণের তারা।

পর্বত যেথা খন অরণ্যে ঢেকেছে শৃঙ্গ তার— অন্ত-রবির একটু আভাস বুবি বা এখনো রর, নিশীথ-রাণীর ছারা-যান ওই ওঠে বেগে জনিবার— অন্ত-মুখর মন্ত্র্থ-মালার দীপিত দিখলর।

কিছ তবুও উদ্ভ কোন মন্দির-চূড়া হ'তে
সমরা-মর্ব-স্থান কার বাবে হার :

থামে পথচারী, সদ্র আগত প্রহর-ধ্বনির স্রোতে
শেষ বেলাকার সময় হারায় অমিয়-মূর্ছনার।
নিরাশা-নিহিত হৃদয় আমার মধুর দৃশুদল
লাগে না হেরিয়া পুলক-উচ্ছেলে, ওঠে না হরষে মাতি;
মনে হয় মোর এ বস্থা তথু যেন ছায়া চকল:
আলে কি অতীত জনের হৃদয়ে চির নভোমণি-ভাতি!
পর্বত হ'তে পর্বত 'পরে বিফল ফিরায়ে আঁথি,
দক্ষিণ হ'তে উত্তরাচলে, উষালোক হ'তে সাঁঝে
ফিরি ষেধা রয় পাহাছমোলী অনজ-বুকে জাগি
কহি আপনায়: "তব তরে স্থা কোনোখানে নাহি রাজে।"
গিরি-কন্সর, রাজার-প্রাসাদ, পর্ণ-কুটীর ভারা
খুলিসম সবে—হরম তাদের মোর লাগি নাহি আর।
প্রিয় নীরবতা, পাহাড়, বনানী, নদীভরক্স-থারা
একট হৃদয় বিহনে বিরচে দৃশ্ব শৃত্তার।

•

Alphonse Lamartine-এর ব্ল ক্রাসী হইতে

## बिष्टेटनत्र कथा

### ঞ্জীচিত্রিতা দেবী

ধক্ ধক্ করে বেঁারা ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন চলেছে এগিয়ে।
ছ'বারে গড়িরে পড়ছে ঘন সবুক্রের ঢালু ক্মি—কি সবুক্র চারিদিকে, পৃথিবী ঢাকা পড়েছে নরম সবুক্র কার্পেটে। চোধ
ছ্ডিরে যাওরা ঘন লিম রঙের প্রলেপ মাধানো দিগন্ত। নবীন
ভামলের বুকের ওপরে দলে দলে চরে বেড়াছে নানা রঙের
গরুর পাল—সেবার যত্নে ছাইপুই চেহারা। মোটা
উপুড় করা কলসীর মত বুলে পড়েছে ছ'বের বাট।



ত্রিষ্ঠলের ট্রাম রান্তার কেন্দ্র। দূরে একট কাহাক দেখা যাইতেছে

কামরার কেবল আমরা তিন জন। তৃতীর শ্রেণীর কামরার লাল ভেল্ভেটের উঁচু স্প্রীভের গদি, কোট বোলাবার আলনা, আরমা ও টুকিটাকি জিনিব রাধবার তাক—ব্যাগ রাধবার উ চু তাক অর্থাং আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামরার চেরে অনেক তালো ব্যবহা। বসে বসে সম্প্রশারের ছোট দ্বীপটির বিত্তীর্ণ শস্পর্যারের মধ্যে চোথ ছুবিরে দিলাম। গরুর জঙ্গে নির্দিষ্ট দাসের ক্তের আশেপাশে ছড়িরে রয়েছে মাফ্রের বাড়-শন্তের শাকসজীর ক্তে। ছু'এক কারগার গমের শীম হাওরার ছলছে, কিছু সে বুব কম। বেশীর ভাগই কণি ও মটরজাতীর সজীর ক্তে কিছা রাসবেরী ও ইবেরী ফলের ক্ষেত। কোবাও কেবা বার দন সবুজের মারবানে অনেকবানি ধুসর রভের কাক—সেধানে টুলী মাবার, ছুতো পারে চাষীরা চাষ করছে।

ক্ষে গাড়ীর গতি যহর হরে এসে বামল একটা ছোট টেশনে। টনেয় শেড বেওরা কাঠের প্লাটকর্ম, ছোট একট টেশন। লোকের ভিড় নেই বললেই হর।

बाहरबब भारत जाकिरब स्वरि--दिनियांक ७ दिनिरकारबब

তার চলে গেছে সোকা দূর গ্রামান্তরে, কিন্তু তারের ওপরে পাৰীর সারি বসে নেই কেন ? কোথাও ট্রাক্টারে চলছে চাষ —কোৰাও এখনে! পুরোনো কালের প্রধা—বোড়া দিয়ে হাল-চাষ করানো হচ্ছে। বোড়াগুলো মোটা-সোটা, কপাল ঢেকে চুল পড়েছে বুলে, বেঁটে বেঁটে পাগুলো হাঁটুর নীচ থেকে মোটা হয়ে এসে গোড়ালির কাছে লুকিয়ে পড়েছে বাক্ছা চুলের মধ্যে। चूकू लाकित्व উঠল, বোড়াগুলো ওরকম কেন ? খুকুর বাবা ক্বাব দিলেন, এ ওদের হালচ্যা ও গাড়ীটানা খোড়া কিনা, তাই ওরকম। তরঙ্গায়িত সর্বের মধ্যে হীরের কুচির মত ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট ডেব্লি-মাবে মাবে ছ-এकটা গোলাবাড়ী চোবে পড়ে—বাগানে বেরা ঢালু ছাদের নীচ বাড়ীর পাশে কাঠের শেড দেওয়া বার্ণ। সেধানে কোৰাও বা দাঁড়িয়ে আছে নি:সঙ্গ একটা বোড়া, বা একটা ছোট ট্রাক্টার। কোধাও ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে জাল मिट्य (बड़ा चट्डेड मर्स) वर्ष वर्ष मूत्रीश्वरण। चूट्ड विषाटिक, কোণাও পাঁাক পাঁাক করছে হাঁস-সরু সরু বালের মত জল-রেখা চলে গেছে কোন গ্রাম বেষ্টন করে। সবুক বন্ধার মাঝে কোৰাও ভেলে ওঠে ছবির মত ছোট ছোট গ্রাম। পচিশ-তিরিশটা ছোট ছোট বাড়ী--রাঙা টালির ছাদ-জানলা দিয়ে দেখা যার রঙিন লেদের পরদা বুলছে। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গেই বাগান, মেহেদীপাতার বেছা দিয়ে আলাদা করা। वाशाल (थनरह रहाँ हाँ हिल्लासरह। सरहरमद सानामी চুলে রিবন বাঁধা, ছেলেদের ছোট পালামা কাদামাধা। প্রায় नकलारे अक अकी दांहे जिन-हाकात नारेरकल वा क हात निया (थनरह ।

রেল-লাইনের পাশ দিরে সোকা চলে গ্রেছে পিচযোগা রাভা—বাস চলেছে যাত্রীদের নিরে—বড়লোকদের মটর চলেছে ছুটে। মাবে মাবে রাভার পাশে ছোট কাঁচের বরে পারিক টেলিকোন, পরিণাট সাকানো। ছোট ছোট ঢালু ছাদের বাড়ীগুলোর ছোট কাঁচের কানলা যিরে রঙিন পরদা। ছোপানো এপ্রন বেঁবে মেমপিয়ীরা বেড়াছে নানা কাকে। বড় রিবনের বো বাঁবা বাজা মেরেগুলোকে কে বলবে মোমের পুতুল নর। ওদিকে বুকুর প্ররের অন্ত নেই। বুকুর বাবা রেলগাড়ীর দেয়ালে টাঞ্জানো ইংলণ্ডের রেলপথের ম্যাপ দেবছেন। আমি চেরে দেবি লছা করিভোরটা দিরে অনেক লোক আসছে বাছে—কারো বা বেশ কিট্কাট বোগছরভ পোশাকপরিছেদ, পালিশ করা ছুতো, কারো বা জীর্ণ মলিন বেশ-বাস, চুলগুলো উড়ছে। একট ছোট বেরে পাশের



विष्टेला वकि उपकर्थ

কামরা থেকে বেরিরে আড়চোথে একবার খুকুকে দেখে নিরে আবার চুকে বাচ্ছে ভেতরে। খুকুরও একই দশা। ভাব করার লোভ ত্'পক্ষেরই সমান, অবচ সক্ষোচও কম নর। ট্রেন এবারে বড় একটা জংসনের কাছাকাছি এসেছে। ট্রেন ছাড়বার প্রাকালে অপরূপ সক্ষার সক্ষিত এক ভদ্রমহিলা কামরার এসে চুকলেন, তার সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠল। 'ক' মহাশর উচ্ছেসিত কঠে বলে উঠলেন—"ঐ চেরে দেখ বিপ্তল দেখা যাছে। ঐ যে সবুক্ল পটভূমিকার অসংখ্য বাড়ী—রাঙা টালির ছাদওরালা ছোট ছোট বাড়ী, বড় বড় প্রজার চূড়া, অর্জচন্দ্রাকৃতি সৌধশ্রেণী—ভারি ক্ষমর লাগছে দেখতে। লিভারপুলের মত ধোঁরার আর কালিতে আছের শহর নর। ক্ষমর উদ্ধল।

ওদিকে কামরার রাজনৈতিক জালোচনার বড় বরে যাচ্ছে, সেই জালোচনার বুকুর বাবাকেও যোগ দিতে হয়েছে।

'ৰ' মশারের কিন্ত উৎসাহ ক্রমবর্জমান হয়ে উঠেছে— ঐ যে দেখা যার এতন নদীর তটরেখা—ঐ ত অতিপরিচিত শহর—দশ বছর আগে এখানে তিনি বছর তিনেক কাল করেছেন কোন কারখানার। যথাসমরে আমরা বিষ্টল শহরে এসে অবতরণ করলাম।

ত্রিষ্টল শহরের একট বৈচিত্র্য এই বে, শহরের টিক মারবাদে নদীটা কেমন করে চুকে পড়েছে এবং সেইবানেই শহরের
কেন্দ্র, কাহান্ত আছে দাঁভিরে। হ'পাশ দিরে জনজাত যাছে
বরে—বড় বড় বাদে লাভিরে উঠছে কেউ, কেউ বা দাঁভিরে
আছে কিউ-এর শেব প্রান্তে। হঠাৎ বুধ কিরিরে পাশেই দেবতে
পাবে, তিনরঙা জাহাজের মাজলে নিশান উভছে পত্পত্
করে, রঙীন কাগজের নালার সাজানো নোকো আছে বাবা।
শহরের টিক মারবানে বন্দর আগে কোবাও বেবেছি বলে
মবে হর মা। এ শহর্ট ইংল্ডের একট পুর্বো শহর,

আবর্ড ইংসাণ্ডের পক্ষে বতটা পুরনো হওরা সভব। রোমান-দের আমলে শহর হিসেবে এর নাম কোবাও পাওরা বার না। তবে তবনও হয়ত এইবানে, এই এডন নদীর তীরে তাবুপড়ত মাবে মাবে। 'বাব' শহরে স্নানে বাবার পরে এইবানে হয়ত হ'ত বিশ্রামের আরোজন।

ক্ষমে সে মুগের পালা হ'ল শেষ। তারপরে শতাবীর পব বেরে কত এফল, স্যাকসন, ডেন, নর্যান—লভাইরের ঘূর্ণিপাকে দেশটাকে দিলে পাক বাইরে। মুদ্ধ আর মুত্যু—বালি সংগ্রামে বাপিরে পড়া, মারা এবং মরা। পরক্ষরকে হারিরে দেবার তীত্র প্রতিযোগিতার বীরে বীরে একটা ইতিহাস গড়ে ওঠে পৃথিবীর এই ছোট ঘীপটির ভৌগোলিক

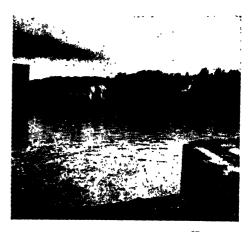

নদীর একাংশের দৃষ্ঠ

পীমার মধ্যে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির রূপেও যে माश्रु राम्पर्याताय अरकवादा लाग श्राह्म यात्र नि छात्र पृष्ठीच टाष्ट जिल्लेब भागापनमन जिचा प्रदे भागास्त्र मार्चर्शास्त्र वह निरम्न फिरम्न এछन वरम गार्ट्स छात्र अभरम जारमारेन नथा ठैकिटक नाम এकि श्र वृत्रह मुद्ध । কোন রক্ম জবড়জ্জ লোহার কারিগরি নেই--সোজা একটা পৰ। এ পাশে নরম কোমল খাসের বিছানার ছোট ছোট সাদা ডেকির ভারা-মাবে বেগুলী ও গোলাণী 'মে' কুলের গাছ পূজা ভবকে ভরা। সেই ৰোৱানো পাণরবাঁধানো পারে চলা পথ দিরে উঠে যেতে পার ত্রিষ্টলের সবচেয়ে উচ্ ভারগার। যোরানো রাভাটির বাঁকে বাঁকে পাতা ভাছে লোহার জাসন—ভাতে বসে চতুলার্শের প্রাকৃতিক সৌন্দর্ব্যের मर्था फूरन रवरछ भात । नीरह अधन चारक रख, मार्चनारन এপার বেকে ওপার পর্যন্ত লাল পুলট-বেন শৃত্তার বুকে রক্তবৰ্শীর মত দৃষ্টমান। আর চারণাশে ছেলেখেরের क्नबर करत र्वाम राष्ट्राच्छ । शिक्निक अरमरह मान परन আরো একটু উচ্চতে উঠনে श्रीनुक्षय काष्टावाच्या निरद्य।



ৰোলানো সেতু

দেশতে পাওরা যার একটি ছোট ঘর। সেখানে আছে একটা ধাঁথা-লাগানো ক্যান্যা। সিঁ ছির মুখে প্রার ৫০ জনের কিউ। আমরা ৮ জন সারি দিয়ে দাঁছিরে গেলাম। অধকার ঘরে একটা গোল বোর্ডের ওপর কোকাস করে আলো পড়েছে, যেনন পছে সিনেমার বোর্ডের ওপর। আর পাহাছের ওপর থেকে নিচের হাভা ত বটেই, আরও দুরে, বহু দুরে, পার সমত্ত শহুহেটারই প্রতিছবি পড়ছে তার ওপরে। ঐ যে হাভা দিরে একটা মোটর যাছে। বাস চলছে—ব্যক্তসমত ধাবে লোক্রনেরা চ্যাকেরা করছে।

এখানে শহরের সঙ্গে প্রস্কৃতির ঘটেছে মিতালি। এক দিকে প্রার আবংনা শহর জুড়ে মাঠ। তাকে এরা বলে ডাউনস্। এই ডাউন্সের কাছাকাহি একটা বাড়ীর গবাকে বসে লিংছি।

সামনে ছোট একটু কুলের পাড় দেওয়া चारत छ।का चित्र, शिष्ट्रान चारनकछ। ৰোলা ৰায়গা, তাতে সজী ফলানো হয়। বাড়ীতে আছে কণ্ডা, গিন্নী, একট ভারতীয় বোর্ডার এবং বর্তমানে ছুম্মাণ্য कि वि। अप्तत नकल्य का वात धक धकि (भाषा चार्ष, क्खांत धकि। অকাত সাদা বুলটেরিয়ার, গিনীর একটা ৰুড়ী টিয়া 'পোলি', ভারতীয়ের একটি থনবোমা কুছুরী। দাসীর একট ছোট ছেলে আছে নাম মাইকেল। ভারতীয়টর নাম দেওয়া যাক 'গ'। 'গ' সাহেব निक्षकान (परक अरमरम चारहन । शिक्ष वहत्र वर्षः देश्मरण्य क्रमवाद्वय श्राप्त क क मान थाए। देशहर करत पुरमाहा। ইলি অশ্যে বসলে আচারে ব্যবহারে कारमा कक्षमा जब विक विरवह देशस्त्र- . ভাষাপন্ন হলে উঠেছেন। ইনি ইংরেজদের স্থাব স্থাবী, ছংবো ছংবী, এবং ইংরেজের মতই ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত রক্ষণীন।

এখন বেলা পড়ে এসেছে। 'ক' গেছেন বছুর সলে তাঁর পুরনো কর্ম্মহল, গিন্ধী দিবানিলার মার, কর্তা গেছেন কাজে, বিদিও বরেস ৭০। বুকুকে নিরে এলিস গেছে বেড়াতে। সমত্ত বাড়ীটা নিগুরু নিবুম। শুরু পোলি কোখাও এডটুক্ আওরাক্ষ পেলেই কর্কশ করে 'হ্যালো' 'হ্যালো' বলে টেচাছে। ক্যানালা দিরে দেখা যার, সামনের সারির এক মাপের এক ধাঁচের বাড়ীগুলো। কালো চওড়া রাভা বাঁদিক দিরে উঠে তান দিকে নেমে আসা বড় রাভাকে অভিক্রম করে পিছন দিকে চলে গেছে। তক্তকে বক্বকে পরিপাটি চারদিক, কচিং চলেছে ছটি-একটি মেরে। ছুপুরবেলা বে যার কাকে বাড়।

কল কল করতে করতে এলিসের সঙ্গে খুকু এসে ঢোকে ঘরে। এনিস বাড়ীর দাসী। সপ্তাহে ১। পাউও তার মাইনে, তার ও তার ছেলের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এই বাড়ীড়েই। তিন তলার ওপরে চমংকার একটি ঘরে এলিস থাকে। গদিওয়ালা খাট, ধবধবে চাদর পাতা বিছানা, ড্রেসং টেবিল, দেরাজ আলমারী, কাপেটি, কুলসমেত কুলদানী দিয়ে গৃহিনী ঘর সাজিয়ে রেখেছিলেন দাসী এসে সে ঘরে অধিষ্ঠিত হ্বার আগেই। এলিসের বরস ৩০। হাসিখুনী চেহারা—মাথার চুলগুলি কাঁপিয়ে ওপরে তোলা, ঠোট ছটি সব সময়ে টুক টুক করছে। এরা দাসদাসীকে তুহুতাছিল্য করে না। এমতী বিও ছপুর বেলা দাসীর সঙ্গে থেতে বসেন। স্থানের ঘরে এলিসের জঙ্গে নিজের হাতে টবে গরম জল ধরে রাখেন।

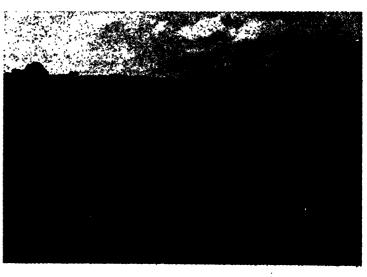

খোলানো নেতুর নির দিরা প্রবাহিত এতন নবী

খুট কয়ে আওৱাৰ হ'ল জীয়তী বি ক্রিল দেওরা এপ্রন বেঁধে এলে দাভিরেছেন -- "এলিস এবারে আমাদের ডিনারের ছতে তৈরি হতে হবে।" এলিস ঘড়ি দেখে বললে, "ওমা তাই ত সাড়ে পাঁচটা বাজে যে।" "এলিস বুকি সারা ছুপুর বক বক করে তোমাকে বিরক্ত করেছে", শ্রীমতী বি অনুতপ্ত সুরে বলেন। 'ওমা সেকি', এলিস সন্ধোরে প্রতিবাদ করে, "আমি তো খুকুকে নিয়ে বেছাতে গিয়েছিলাম। নয় কি --বল ना औपणी क ?" व्यापि तललाम, ''निक्य हे. এই তো এলিস ক্রিল।"

যাই হোক, এমতী 'বি' তাড়া नाशासन-शावात एति इत्त यात। শ্ৰীয়ত 'গ' ঘড়ি দেখে বললেন-সভাই তো হ'টা বেকে গেল।

এদেশের বলহাওয়ার প্রভাবে আমাদের পাকস্থলীর গ্রহণ-ক্ষতা বেড়ে গিয়েছে। আরো ছ'কন ভদলোক নিমন্তিত হয়েছেন, সকলেই 'ৰু'এর পূর্বভেন বন্ধ। খাবার টেবিলে গল ৰমে ওঠে। বাড়ীর গৃহিণী ইংলভের একজন বিখ্যাত অভিকাত ব্যক্তির নাতনী এবং চার্চিলের অন্ধ ভক্ত। শ্রমিক সরকারের গুণকীর্ত্তন দিয়ে আমাদের ভোজের টেবিলের जानात्भन्न উद्योगन क्या। जामिश जात्नाहमान त्यांग निहे। বলি শ্রমিক-সরকার খতান্ত খবিবেচক—তা না হলে এতগুলো অকুতদারকে কেলের বাইরে রাখে। গ্রীমতী 'বি' আমাকে সমর্থ न করেন-বিশেষ যগন ওদেশে মেরের সংখ্যা এত বেডে গেছে তথন বিষে না করাটা ছেলেদের পক্ষে একটা মারাত্মক অপরাধ। এতগুলি কুমার বন্ধুর সামনে হংসো মধ্যে বকো যণা সন্ত্ৰীক সকলা প্ৰীয়ুভ 'ৰু' হয়ত একটু সঙ্কোচ বোৰ করছিলেন, আমার সমর্থনে উৎসাহিত হরে উঠলেন। "কিন্তু ৰুকু কেন ঠিকমত খাছে না" 'গ' উৎকণ্ঠিত হলেন। নিদ্দে कता ठिक नत्र, बावात जात्तावन यरबंहे। अवस सून (बेरन তবেই গুণ গাইতে হয়। কিন্তু এদের রায়ার তুন নেই। টেবিলে আছে মুনের পাত্র, ইচ্ছামত নাও। অনেকে दब छ जानूनि (बरबरे छैर्ट याता। छा छून यथन थारे नि, তৰন দোষ কীৰ্ত্তন করতে আপত্তি কি ? বাবারের আরোজন ষধেষ্ট। মুদোন্তর বিলেতের আহারের একটু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করা যাক। সাড়ে পাঁচটার এই আহারকে এরা সাধারণত . বলে 'সাপার'—ডিমার বলতে বোৰ হয় লক্ষা পার। প্রত্যেকে দেড় টকরো করে পেতে পারে এই পরিমাণ রুট রাখা আছে भारत । किन्न किन्न अक हेकरबाद त्वी नितह ना।

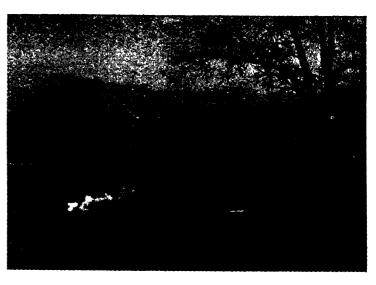

ভিষ্টলের সিগারেটের কারখানা

অতিথিদের ব্যক্ত বিশেষ করে বার করা হয়েছে সমতে রক্ষিত, বছকাল আগেকার কেনা সুন্দর আল্লনা-আঁকা চীনা বাসন। দেই অদুখ্য ইষ্ট্ড পাত্তে আছে প্ৰকাণ্ড এক থণ্ড ধুমপক ছাডক মাছ। ছোট এক টুকরো লেবু, কিছু আলুও বরবটী সিন্ধ। প্রত্যেকটা জিনিষ থেকে খোঁরা উঠছে এত গরম। ধুমগনী সামুদ্রিক মংস্তের একটু ছোট অংশ কাঁটার ঠেকিরে মুখে দিলাম। ওঃ, এত লোকের সামনে বদে আছি, ভাগ্যিস অভন্ত কাণ্ড কিছু হয় নি। মূব তুলে দেখি সবাই আহাত্তে মন দিয়েছে এবং এত বড় মাছ সংগ্রহ করা যে আক্কাল কত कठिन (प्रहे विषया वक वक कत्राष्ट्र। मत्न मत्न क्रियाक শরণ করলাম-কি 'দরকার ছিল, এত বড় মাছ সংগ্রহ করবার। যদি ছোট্ট হ'ত কোনমতে পার করে দেওহা যেত। কিন্তু ভেতরের সব কিছুই যে বেরিয়ে আসতে চায়। এখন তো আর ফেলে দেওয়া চলবে না। ধাছদ্রের সামার অংশটুকুও এরা নষ্ঠ করে না। ভাকিয়ে দেখি 'ভ' মহাশহের চোবে হুট মির হাসি-তিনি আমার অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছেন। মুহুর্তে আমার মাধার ছ্টবুরি এল-"ও প্রিয় 'ক' " আমি সোৎসাহে বলে উঠি. "তুমি এই মাছ খেতে কি ভালই বাস, আমারটা থেকে কিছু নাও"--বলতে বলতে মাছটির তিন চতুর্থ ংশ কেটে কেললাম। তথন সবাই মিলে স্বামীর প্রতি আমার এ পক্ষণাতিত্ব দেখে কলরব করে উঠল। তথন 'ৰু' এর প্রতি করুণাবলে আমি বললাম—"আচ্ছা বেশ ভোমরা সবাই এর থেকে একটু একটু পেতে পার। স্থান ভো ভারতীর মেরেরা স্বার্ণ ত্যাগের হুতে বিখ্যাত।"

আহারের পরে বদবার খরে সবাই এদে জড়ো হয়। ক্ষুক্ত কাঠের ট্রেডে এলিস থাবার বহুম করে বিবে আসে। - বুকুকে গা গুইরে গরম বিহীনার মধ্যে। চুকিরে: দিরে আসি 🗗



বিষ্ঠলের নিকটে একটি প্রাকৃতিক দুখ

বিষ্ঠাৎ নিরন্ত্রণের তাগিদে নির্মিত আলোর স্বরালোকিত সর।
রেডিওর মৃছ্ হ্রেরর পটভূমিকার অহচচকঠে চলে আলাণআলোচমা। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতিই প্রধান আলোচ্য বিষর, আর সে সম্বন্ধে অঞ্চতা প্রতি কথার প্রকট হরে ওঠে।
আমি চুকতেই একজন উঠে এসে আলিরে দিল বড় আলোটা।
'গ' তাড়াতাড়ি উফীকরণ যম্বটাকে বোতাম টিণে আলিরে
বিরে পারের কাছে এনে রাধলে। মেরেদের প্রতি সৌক্তের
আতিশব্য এক এক সমরে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। তর্
সত্যি কথা বলতে কি, বাড়াবাড়িটা লাগে মন্দ নয়, বিশেষতঃ
প্রাচ্য দেশ থেকে আসে যারা, মৃতনত্বের স্বাদ তাদের ভাল
লাগবারই কথা।

সেদিন সকালে রেশনের দোকানে গিরেছিলাম কার্ড করাতে। দোকানের সমস্ত কর্ম্মচারীই মেরে। চটুগট 'ছাড়-পত্র' মিলিরে মিনিট কুড়ির মব্যে পাওয়া সেল তিনটি বই। এত শীত্র যে রেশনকার্ড পাওয়া সন্তব তা দেখে সভিটেই অবাক হতে হয়। তেবেছিলাম আরও দিন ছ্রেক অন্ততঃ বোরাঘুরি করতে হবে। সাবান থেকে আরম্ভ করে টনের খাবার ও চকোলেট পর্যান্ত সব কিছুই রেশন-ব্যবহার অবীন। কলে দরিত্র জনসাধারণের পক্ষে সকল প্রকার বাভবন্ত সংগ্রহ করা সন্তবপর হয়। কারণ রেশনের বাবতীর জিনিবের দাম ধ্ব স্কা। সেকতে এদেশে বাভাতাবে কেউ শুকিরে মরে না, আবার অতিরিক্ত আহারের দর্মন যক্ষতের বিকৃতিজ্বনিত হত্যেও এদেশে বিরল।

এদের দেশে সমাধ-দীবনের সংহত রূপটি দেখে বেশ আবদ হয়। সমস্ত দেশটা বেন একটা বৃহৎ পরিবারের মত গড়ে উঠেছে, বার ভাঁড়ারবর একটাই এবং বেবানে সাবার্থের

মেটা ভাত কাপভের একই ব্যবসা। অবভ বার বেমন সাধ্য ৰাওয়া-পরার বৈচিত্ৰ্য আনতে পার—কিন্তু মূল ব্যবস্থাট এমনি চমংকার বে, মোটা ভাত-কাপড় ৰেকে কেউ বঞ্চিত হবে না. কেউ বে**ন্দ** পাবে না। যদি কারুর বিশেষ প্রয়োজন হয় সে তাই পাবে সংসারের সাধারণ ধরচের থাতা থেকেই। যেমন প্রত্যেক শিশু ও বালকবালিকা ছ' বোতল করে ৰাঁটি ছৰ পাবে। পাঁচ বছরের নীচে পর্যান্ত ধনীদরিন্ত নির্বিশেষে সকল শিশুই রেশনকার্ডের ব্যবস্থামত খাঁটি কমলালেবুর খন নিৰ্যাস সপ্তাহে এক বোতল করে পাবে। যদি কেউ অসম্ভ হয়, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্তে দেও পাবে, আর পাবে গভিনী ও প্রস্থতিরা। রেশন-ব্যবস্থায় নির্বাসের দাম ছয় পেনি মাত্র—অপচ

সেই জিনিষ বড়লোকেরা সং করে যদি খেতে চার ত সমপরিমাণ নির্বাদের দাম পড়বে ছয় শিলিং। আপে সরকারী ব্যবস্থার প্রয়েজন মিটিয়ে তবে দোকানে জিনিষ যায়। পাঁচ বছর বয়স পর্যান্ত লিশুদের কার্ডে ছবের আলাদা ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থামত বোজ সকালে বাড়ীর দরজার খাটি ছবের মুধ বন্ধ করা বোতল পাবে—শুর্ব্যাদয়ের আগেই ডেরারী কার্দ্ম থেকে লোক এসে ছব দিয়ে যায়। পাঁচ বছর বয়স হলেই প্রত্যেক ছেলেমেরেকে ফুলে দিতে হয়। তথন আর তার ছব তার মারের কাছে আদে না, যার তার ছুলে। প্রত্যেক ছুলে প্রত্যেক বালকবালিকার নামে ছু' বোভল ছুব . দেওরা হয়। বাড়ীতে দিলে যদি-বা বাচ্চাদের উপযুক্ত পরিমাণ ছন্ধ পান থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে. কিন্তু ছুলে তেমনট হবার কো নেই, কারণ ছুলের শিক্ষক-শিক্ষরিত্রীর विक्रांद नामिन कर्ता हाम। वाक्रांतित विमात विमन श्रीहत ছল্প বিভরণের ব্যবস্থা, বরস্কদের বেলার ভেমনি কার্পণ্য, কাব্দেই পুডিং ইত্যাদিতে বেশী খরচ করা চলে না।

এদিকে বসবীর বরে আজ্ঞা কমে ওঠে। "ভারতবর্ধের কথা বল। কি ভোষাদের ব্যাপার। এত মারামারিই বা কেন ?" "কি আর বলব সেকথা,—ভারতের কথা কি এত চট্ট করে বলা যার। কি দরকার সে সব অপ্রির কথা ভোলবার? বিশেষ করে এখানে দেবছি সবাই টোরী-দলীর। ভারতের ছংবের কথা বলতে সেলে এত সাবের ক্ষাট আজ্ঞাট তেওে বাবে। বলতে বলতে আমি উত্তেজিত হবে পড়ব, এবং ভোষার ছংগিত হবে।" শ্রীরুত টি বললেন, "ভোষার কি মনে হব হাবীনতা পাওরা ভারতের পক্ষে এবনি ভাল হবে।"

"ভাল ছোক, যন্দ হোক, সাধীনতা जामारमञ्जूषक्षण जिंबकात अवर : जरनक আগেই তা আমাদের পাওয়া উচিত हिन।" चार्क्स এই यে. এত দিনেও ভারভবর্ষ সম্বন্ধে এদের মনে একটা অনিষ্ঠি এবং সুষ্পষ্ঠ ধারণার স্ঠি হ'ল না। আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ৰাপসা একটা ছবি আঁকা আছে এদের यत्नत भरते. (महे मरक चारक এकती প্রবল অহমিকা, মধ্যমূগের অন্ধকার থেকে ভারতকে আধুনিক সভ্যতার তীর্থ ক্ষেত্রে **११ (एशिएस जानात मात्रिश हिल এएमत्रेह.** তাই কথাবার্তায় এদের একটা মুরুব্বি-রানার সুর। 'গ' জাতিতে ভারতীয়, কিন্তু মনে প্রাণে ইংলভের অমুরাগী ও ইংরেকের অফুকারী। ভারত তাঁর জন্মভূমি বটে, কিন্তু তার মনোজগৎ ইংলপ্তের আবহাওয়ায় স্প্র। ভারত তাঁর **(मर्क्टल क्ननी, हेश्लक कांत्र विभाजा।** ছ:খিনী জ্বনীকে পরিত্যাগ

বিমাতার স্বেহচ্ছায়াতলে তিনি আছেন ভালই। তিনি ঘাড নেছে সর্বজ্ঞের ভঙ্গীতে বললেন, "এখন কি হয়েছে জানি না, কিন্তু প্চিশ বছর আগে ভারতের সে যোগ্যতা ছিল না।" ভম্ভিত হয়ে গেলাম, "তুমি কি ভারতীয় ?" 'ಈ' মশার বুকতে পারলেন আমি একটু উত্তেকিত হয়ে উঠেছি। ব্যাপারটাকে হাসিঠাটায় তরল করে আনবার উদ্দেশ্তে শ্রীযুক্তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "সে ত বটেই, তখন যে তুমি ভারতে ছিলে। ভোমার মত লোক থাকতে ভারত স্বাধীন হবে কি করে।" খরে হাসির ধুম পড়ে গেল। গঞ্জীর মুখে বলি, "পঁচিশ বছর আগে ভারত কি ছিল, সে-कथा तमवात चारा एक ति (मर्थ पर में वहत चारा मि কি ছিল। এই সুদীর্ঘকালের অকণ্য অত্যাচার আর অবাধ भाषां करन यात कीवनीमंखि लाभ भाष वर्ताह. (मह भूबृद्र कि ह्या र वाष्ट्र विक कीवरनव कर्यागा वरत क्रवाम দেবার আগে ভেবে দেখা উচিত আসল গলদ কোবায় ? আর ভারত যোগ্য হোক, অযোগ্য হোক তার স্বাধীনতালাভে প্রতিবন্ধক স্ষ্টি করবার কোন অধিকার ত্রিটেনের নেই, সে গারের কোরে লোভের ভাছনার এ কাল করেছে, ভারতের ৰাৰ বন্ধা কিংবা ভারতকে বাঁচানো তার উদ্বেশ্ব ছিল না। এই সত্যটাকে সকলেরই খীকার করা উচিত।" <u>নী</u>যুত 'ম' বলেন, "সে ত ঠিকই, জোর যার মূলুক তার, এইটেই ত হচ্ছে বর্তমান সভ্যতার নীতি।" "ৰুলুক ত নিলেই, তার ওপরে যখন वक वक मिर्या क्या पिरव त्नर क्एक त्नथवाहीरक हिरेण्यना বলে ছনিয়ার লোককে বিআছ করতে চাও তবনই প্রতিবাদ

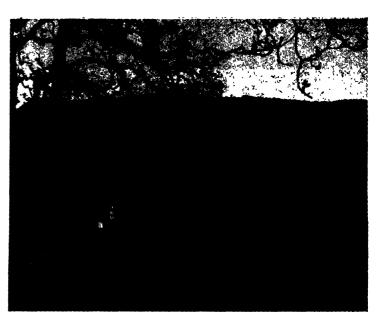

মেণ্ডিপ পাহাড়ের একটি দুখ

করি। তোমাদের এই অপপ্রচারের দরুনই আমাদের ক্রট-গুলো এত বড় হায় সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে, আর কুট-নীতিতে,তোমরা ওন্তাদ বলে তোমাদের দোষগুলো ঢাকা পড়ে যার। কিন্তু এটা কেনে রেখ, ভারত কারও চেয়ে কম নয়। তোমরা ভান কি আমাদের ভাতীয় মুক্তিসা<mark>ৰনার</mark> ইতিহাস ? আয়ারলণ্ডের ছ:খের খবর তোমাদের জানা আছে। কিন্তু ভারতের ছেলেরা যে দেশের ছ:খমোচনের ব্দতে হ:সহ হ:ধ এমন কি মৃত্যুবরণ করতে পর্যন্ত কুঠিত হয় নি সে খবর তোমরা কর জনে রাখ ?" 'টি' বলেন, "বেশ, আমাদের সঙ্গে যাই হোক, তোমরা নিজেদের মধ্যে এত মারা-মারি কাটাকাটি কর কেন ?" "তার কারণ আমরা তোমাদের ক্টনীতি বুৰতে পারি নি-তোমাদের ফাঁদে ধরা দিয়েছি। আৰুকের এ মারামারির পেছনে রয়েছে তৃতীয় পঞ্চের বছ দিনের ভেদবুদ্দি স্ক্রীর অপপ্রবাস আর এই তৃতীর পক হচ্ছ তোমরা।" 'ম' বললেন, "ছডাগ্য আমাদের, সব দোষ্ট ষে ভোমরা শেষ পর্যান্ত আমাদের খাড়ে চাপাও সে আমি শুনেছি।" "এটা ভূল শোন নি। কারণ ভারতের সকল ছৰ্গতির বৃলেই যে ব্রিটপের কারসান্তি এটা দিবালোকের মত প্রত্যক্ষ সত্য।"

কিছুক্দণ আগে 'প' এসে বসেছেন। তিনি প্রমিকসক্ষের সভ্য—এ সভার জনাহুত—এসেছেন দশ বছর পরে পুরনো বছুকে দেখতে। তিনি এতক্ষণ চূপ করে বোধ হর আমাদের বাগ্রুছ উপভোগ করছিলেন। এবারে গভীরভাবে বললেন, "এ বিবরে আমি প্রমন্তী 'ক'র সঙ্গে একমত। ভারতবর্ধ

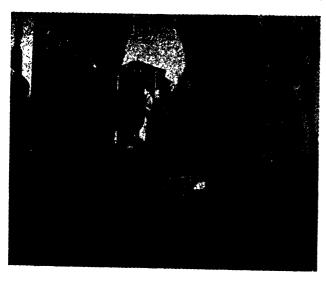

ম্যাগনোলিয়া হাউস-চেডার

নিক্ষে তার যোগ্যতার বিচার করবে। যদি সে অযোগ্যও হর, তা হলেও অপেকাফুত শক্তিশালীর কোন অধিকার নেই তাকে দাবিরে রাগবার।" 'প'র কথা শুনে 'ক' বন্তির নিধাস কেলেন, শ্রীমতী 'ক' ঠাওা হন, 'গ' বিরক্ত হন, 'টি' মুব টিপে হাসেন, 'ম' কিছু বলতে যান, কিছু এমন সময় এলিস এসে দাছার ছারপ্রান্তে—শ্রীমতী 'বি' ক্বিপ্তেস করছেন, "তোমরা কি এক কাপ করে চা থাবে ?" 'ক'রা আমাদের ক্রেড চবংকার চা এনেছে—দার্ক্জিলিঙের চা।" 'ম' বললেন, "সত্যি আমরা অক্ততক্ত—এমন লোভনীর ক্রিমিষ ভারত আমাদের উপহার দের, তবু আমরা তার নিদ্দে করি।"

আৰু শনিবার। 'প' বাড়ী যাবে তার বাপের কাছে। আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। তার বাপ বছবার টেলিফোন করে সব ঠিকঠাক করেছে।

যথাসমরে 'প'-র বাবা এলেন গাড়ী নিরে, ৭৫ বছরের বৃদ্ধ লারীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে; টাকের ওপরে ছ'এক গাছা সাদা পাতলা চুল। এত বরস হলে কি হর সালসজার ক্রাট নেই, নিতাল নেডী-র ছট—বাটনহোলে একটা প্রকাণ টক্টকে লাল গোলাপ, লাল ব্বের সঙ্গে ম্যাচ করেছে ভাল। নিজে গাড়ি চালিরে এসেছেন ২৫ মাইল দ্বের চেডার নামক গ্রাম থেকে। চেডারের চীক বিখ্যাত। চেডার পেরিরে ছোট

একট প্রামে তার বাস। সেধানে আমাদের একটা সপ্তাহ কাটিরে আসতেই হবে তাঁর নতুন গৃহস্থালিতে, দেখতে হবে ইংলওের পদ্মীর রূপ। 'প'র মা বাবার গল্প 'ৰ'র কাছে এত আগে শুনেছি। ভদ্রলোক বিপথীক হবার পর বছর না ঘুরতেই পুনরার নবপত্নী সংগ্রহ করেছেন। এই নবপরিণীতা অবস্থ রম্মত তরুণী ভার্যা নন্ কারণ তাঁরও বয়েস ভাঁটার দিকে। বরের বয়স ৭৫ এবং কনে হচ্ছেন বাহাভূৱে বুড়ী। ব্যাপারটা আমাদের ধারণার অতীত—এই নবদম্পতি কিন্তু বিবাহিত শীবনকে বেশ সহক্ভাবেই নিয়েছেন। বাহাতর বছরের নব বধুকে দেখবার জঙ্গে মনে ওংসুক্য জমা হয়ে ছিল। রুদ্ধ তার অনেক গল্প করলেন—সে নাকি দেখতে আমারই মত ছোটখাটো। ছোট-বেলায় নাকি তাঁদের একবার বিয়ের কথা হয়ে ভেঙে যায়। তার পরে কে ভাবতে

পেরেছিল ভবিতব্যের এ বিচিত্র নির্বব্রের কথা ?

ত্রিষ্টল থেকে চেডার ২০ মাইল পথ। ছ'বারে খনসবৃক্ষ—
ঢাগু উঁচুনীচু প্রান্তর—মাবে নাবে সারিব।বা পত্র-নিবিদ্ধ
তরুশ্রেমী। পীচমোদা কালো রাজা এঁকেবেঁকে চলে গেছে।
পথে নক্ষরে পদল একটা চুপের কারধানা। পাহাদ্দের রং
সাদা বভির মত—পাশ দিয়ে বাদ নেমে গেছে নীচু ক্ষমি
পর্যান্ত। ব্রহু বললেন, 'চেডার গর্ক্জের কথা তোমার মনে আছে
'ক' ? চল দুরে যাই সেদিক দিরে।"

দূর থেকে পাহাড়ের উঁচু মাধা নকরে পড়ে—সাদাটে সাদাটে চৌকো চৌকো পাহাড়ের চূড়ো, রাভার হ'বারে যেন ছবির মত সাকানো। বেমন এদের এক মাপের বাড়ী, পাহাড়গুলোও কি তাই ? রাভার হ'ণাশে সারি বেঁবে দাঁড়িরে, যেন ছাতথোলা একটা স্থলের মধ্যে চলেছি। ভারি চমংকার লাগছে! মাবে মাবে দাঁভিরে আছে একটা হটো গাড়ী—পাধরের ওপর কম্বল বিছিরে চলছে পিক্নিক্। পাহাড় যেন প্রাচীরের মত আড়াল করে রেখেছে ওপারের পৃথিবীকে। এইখানে এই মেভিপ পাহাড়ে বহু হাকার বছর আগেকার গহুর আছে। সেই সব গহুরে নাকি আদি মানবের অহি পাওরা গেছে।



# বাংলা সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার

क्रिकालिमान मृत्यः भाषाय

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থ নীতি
মৃতত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনার হারা সম্বদ্ধ
এবং উন্নত করবার সাধনার বারা আর্মনিরোগ করেছিলেন
বিনরকুমার সরকার তাঁদের অততম। দেশীর ভাষা ব্যতীত
ইংরেলী, জার্মান, ইটালিরান এবং করাসী ভাষারও তার
বিশেষ দখল ছিল। কিন্তু আমৃত্যু তিনি যে বঙ্গভাষা ও
সাহিত্যের সাধনার ত্রতী ছিলেন একথা হয়ত আজকাল
আনেকে কানেন না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও বিনয়কুমারের
দান সামাত নহে।

"বদেশী", "বদেশসেবা", "বদেশনিষ্ঠা", "কাতীর উন্নতি"
ছিল বদবিপ্লবের মূলমন্ত্র। ১৯০৫-এর বৈপ্লবিক আবহাওরার
বিনরকুমার বদেশসেবার অগ্নিমন্ত্র দীক্ষিত হন। ১৯০৬ সলে
এম-এ পরীকার উত্তীর্ণ হরেই তিনি দেশের সেবার সম্পূর্ণরূপে
আন্নরিগ্লোগ করেন। এই সমরই তিনি উপলব্ধি করেন দেশ ও
ভাতির উন্নতির কর চাই এক দিকে জনশিক্ষার প্রসার, অপর
দিকে প্ররোকন মাত্রায়া এবং সাহিত্যের অস্থীলন। কেননা
ভাষার মধ্য দিরেই কাতীয় চেতনা মূর্ত্ত হরে উঠে।

১৯০৬ সনে ভাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সনে বিনয়কুমার রাজনীতি ও ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক-क्रांत काजीब निका-পतियम (धार्मान करतन। मानम्स, विक्रम পুরের সেনিহাট প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে তিনি ছাতীয় বিভালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সব বিভালয়ের পরিচালনার ভারও তিনি গ্রহণ করেন। স্বাতীর শিকা যাতে কার্যাকরী হয় সে मिटक छात्र मुक्के दिल मक्षांग । छिनि अरे ममञ्ज अठात्र करतन, শিকাব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রব্যোক্তন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে हत्, बाधिमक खरत वाखव-विद्यान मिका मारनत वावश भाका চাই। निकातावद्यात विख्यान, यद्यानित्र ও वानिका-वियत्रक চর্চার সুযোগ-সুবিধা দিভে হবে, শিক্ষাকে করতে হবে খীবিকার্জনের উপযোগী। মাতৃভাষাই হবে সর্ব্বপ্রকার শিকা প্রদানের যাধ্যম। আন্তর্ণাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের শিকা দানের ব্যবস্থা হ'ল বিনয় সরকার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাবিধির অন্ততম প্রধান কথা। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত ভাষা শিক্ষাদান विनववावृत्र मिक्शविबित्र छैद्धबद्बागा देवनिहा।

"বলে নবর্গের ন্তন শিকা" ( ১৯০৭ ), "শিকা বিঞানের ভূমিকা" ( ১৯১০ ), "প্রাচীন গ্রীসের লাভীর শিকা" ( ১৯১০। বঙ্গীর সাহিত্য পরিবং কর্ড্ড প্রকাশিত ), "ভাষা শিকা" ( ১৯১০ ), "সংভূত শিকা" (১৯১২), ইংরাজী শিকা (১৯১২) "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" ( ১৯১২ ), "শিকাসোপান" ( ১৯১২ ), "শিকা স্বালোচনা" (১৯১২), "সাধনা" (১৯১২), "বিশক্তি"

(১৯১৪) নামক গ্রন্থালির মধ্যে বিনয়বাবুর শিকাবিষরক মতবাদ ধরে রাখা হরেছে। শিকা সধরে বিনয়কুমার শুধু শিক্ষ মতবাদ প্রচার করেই বিরত হন নি, তিনি তার মতবাদকে বাতব রূপ দেবার কর প্রাণপণ প্রয়াসও পেরেছেন নিক্ষের প্রতিষ্ঠিত কাতীর বিভালয়সমূহের শিকাদানের ভিতর। এবানে উল্লেখযোগ্য যে, তার প্রতিত শিকাবিধি বাংলা তথা ভারতের শিকাক্যতে রীতিমত আন্দেলন কাগিরে তুলতে

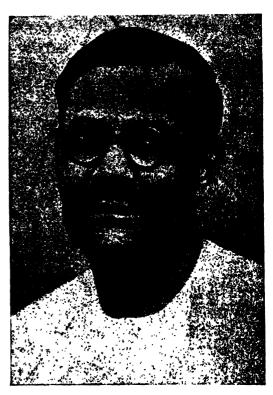

বিশরকুমার সরকার

পেরেছিল। তাই 'বদেশী মুগে' বিনয় সরকারের শিক্ষাবিধি বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ খোষ, হীরেক্রনাথ দড, অক্ষরচন্দ্র সরকার, আচার্য্য একেক্রনাথ শীল প্রস্তৃতি মনীধীদের অনুঠ প্রশংসা পেরেছিল।

ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত সংশ্বত ভাষা শিক্ষার বে রীভি বিনরক্মার প্রবর্তন করেন তা তদানীন্তন সংস্কৃতক পণ্ডিতমঙালী কর্ত্বক অভিনন্দিত হর। কাশীর পণ্ডিতসমান তাঁর নৃত্ব প্রণালীতে আক্তই হন এবং গুণগ্রাহিতার নিদর্শন-বর্মণ তাঁরা বিনরবাবুকে "বিভাবৈত্ব" উপাধি প্রদান করেন (১৯১২)।

ব্যিরাধি বা কারিগরি শিকার নাগ্যনে বার্থকে বাবলখী

করে তোলা ছিল বিদরধাবুর শিকা-ব্যবহার অভত্তম ব্লনীতি। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার অভ তিনি আমেরিকার শিকা-ব্রতী বুকার টি, ওরাশিংটনের আত্মকীবনী "আগ ক্রম্ সেডারি" প্রহের অভ্যাদ "নিপ্রোকাতির কর্ত্মবীর" নামে প্রকাশ করেন।

ইতিহাসকে বিজ্ঞানের দৃচ্ভিন্তিতে দাঁড় করাবার বস্তু বিনয়-चातू क्षथम (परकरे जरुष्ठे हिरमन। ১৯১১ जरम मञ्जमनिश्र জেলার বদীয় সাহিত্য সন্মেলনে তিনি "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবৰাভির আশা" প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি দেবান ইতিহাসও একটা বিজ্ঞান, ইতিহাসের যুলকণা হ'ল বিশ্বশক্তির সন্থাবহার। বিশ্বশক্তির সন্থাবহারের উপরই ব্যক্তি, সমাৰু ও জান্তির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। কালেই উন্নতির প্রচেষ্টার কোন অবস্থাতেই মাহুষের নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। সংখলনের সভাপতি ছিলেন আচার্য্য ৰগদীশচন্ত্র বস্থ। বিনয়ভুষালের উক্ত রচনা ১৯১১ সনে 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়। পরে উহা "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের অন্তর্তু করা করা হয়। বিশ্বশক্তি সম্বাবহারের মতবাদ আরও লোরের সঙ্গে প্রচারিত হর "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪) নামক গ্রন্থে। রামেক্রস্কর ত্রিবেদী "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" এছের ভূমিকায় পুতক্বানির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বদেশীযুগে লেখা "দাধনা" সম্ভবতঃ বিনয়বাবুর বছল প্রচারিত বাংলা রচনা। অক্সরচন্দ্র সরকার "সাধনা"র ভূমিকা লেখেন।

১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সন পর্যান্ত বিনয়বাবু প্রত্যেকটি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান কংতেন এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির ব্রুক্ত তংপর ছিলেন। ১৯১১ সনে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (মালদহ) তিনি মাতৃভাষাকে শিকার বাহন করা প্রয়োজন বলে আবেদন জানান। এ বংসরেই তিনি मन्नमनिश्ह नाहिना नत्मनत्म छेळ चार्यमन कार्याकती करत ভোলবার উদ্দেশ্তে এক প্রস্তাব জানয়ন করেন এবং বলেন মাড়ভাষার ফ্রুত উন্নতির জন্ত 'সংরক্ষণ নীতি' গ্রহণ করতে হবে-বিদেশী ভাষায় দেখা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমালোচনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অত্বাদ করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিতাশ্বই করুরী। বিনয়বাবুর প্রস্তাব "সাহিত্যসেবী" প্রবন্ধ আকারে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে প্রথম পঠিত হয়। রচনাট 'প্রবাসী'তে (১৯১১) প্রকাশিত হয় এবং পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রস্তাব देश्टबनीटण "The Man of Letters: A scheme for fostering Indian vernacular literatures" नारम 'মডার্ণ রিভিত্ব' পত্রিকার ( এপ্রিল, ১৯১১ ) প্রকাশিত হর। धाराय हिन्ही बर यात्रात्र अञ्चामक ১৯১১ जत्मत हिन्ही এবং মারার সাহিত্য সন্মেলনে বিবেচনার ব্রন্ত উপস্থাপিত করা হয়। হিন্দী ও মারাঠ সাহিত্য-সমাকে বিনয়বাবুর ध्रवात विरमय ध्रणां विचाद कहरू नक्य द्व। वहीद

সাহিত্য-পরিষং তার প্রভাব প্রহণবোগ্য বলে ছির করেন।
বদীর সাহিত্য-পরিষদের তত্তাবধানে বাংলা-ভাষার অন্থবাদের
কাল বাতে স্প্রভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার কর্ম তিনি
অর্থ সংগ্রহে উভোগী হন এবং অন্থবাদকার্ক্যে অগ্রসর হবার
মত প্ররোজনীর অর্থ পরিষদের হত্তে প্রদান করেন (১৯১১)।
বিনরবাব্র প্রচেপ্তার বদীর সাহিত্য-পরিষং থেকে প্রথম যে
গ্রন্থ অন্দিত হর তার নাম গীকো প্রণীত "ইরোরোপীর সভ্যতার
ইতিহাস" (অন্থবাদক: রিপণ কলেকের অব্যক্ষ রবীক্রনারারণ বোষ)।

অন্তন্ত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার জন্ত বিদেশী ভাষার রচিত ভাল ভাল এছের জন্ত্বাদ প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়েজন। বিনয়বার তাই বার বার সেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও ইংরেলী, ভার্মানী ও ফরাসী ভাষায় লেখা একাষিক গ্রন্থ বাংলায় অন্তবাদ করেছেন। "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" (বুকার টি. ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী, ১৯১৪). "নবীন রাশিয়ার জীবন প্রভাত" (উটুল্লি রচিত ক্রম-বিপ্লবের প্র্বর্জী ক্রম-কাহিনী, ১৯২৪), "গরিবার, গোঞ্জী ও রাঞ্জী" (জার্মান ভাষায় লেখা একেলসের রচনা, ১৯২৬), "বনদৌলতের রূপান্তর" (ফরাসী ভাষায় লেখা লাকার্গের রচনা, ১৯২৮) এবং "বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি" (জার্মান ভাষায় লেখা ফ্রেডরিক লিপ্টের রচনা, ১৯০২)—বাংলাভাষায় বিনয়বার্র উল্লেখযোগ্য অন্তবাদ গ্রন্থ।

১৯১১ সন থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত বিনয়-বাবুর যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৯১২ সনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষণ কর্ত্তক পরিষদের পত্তিকা ও প্রকাশ বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯১১ থেকে ১৯১৪ সন পর্যন্ত বিনয় বাবু মাসিক "গৃহত্ব" পত্রিকা পরিচালনা করেন। এই "গৃহত্ব" বিনয়কুমারের সাহিত্যসাধনার একট শ্রেষ্ঠ দিগ্দর্শন। ১৯১৩ সালে রবীজ্ঞাব নাবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেশে সেই সংবাদ পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয়বাবু "রবীজ্ঞ-সাহিত্যে ভারতের বানী" নামক একট স্থাবি রচনা গৃহত্ব পত্রিকার প্রকাশ করেন এবং "গৃহত্বে"র উক্ত সংখ্যার নামকরণ করেন "রবীজ্ঞ-নাবের দিগ্বিক্তর সংখ্যা"। "রবীজ্ঞ-সাহিত্যে ভারতের বানী" পরে বভন্ত গ্রহাকারে প্রকাশিত হয় (১৯১৪)।

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ সন পর্যন্ত বিনয়কুমার চীন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকার পরিজ্ঞমণ করেন। এই বিশ্বপর্যাটমের উদ্বেশ্য ছিল বিদেশে ভারতীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বন্ধনির্চ প্রচার এবং বিতীয়ত: ইরোরামেরিকার জীবনচর্চা ও অভিজ্ঞতাকে ভারতের উরতি সাধনে নিরোগ করা। তাই এই বুর্গে (১৯১৪-২৫) বিনয়বাবু এক্সিকে অবিশ্রাভ ভাবে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ব নিয়ে ইংরেলী, করাসী, জার্লান ও ইটালীর ভাষার লেখনী চালনা করেছেন, অপর দিকে বাংলাদেশের কর্ম তার অভিক্রতা ও অহুসরানের ফলাফল রোজনামচার আকারে লিপিবর করেন। এই অভিক্রতা ও পর্যাটনের কাহিনীই পরে "বর্তুমান কর্গং" গ্রহ্মালার তের বতে প্রকাশিত হয় (১৯১৫-৬৫)। বিদেশে অবস্থান কালে "বর্তুমান কর্গতে"র অধিকাংশ প্রথমতঃ প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, বঙ্গবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন সামরিক পত্রিকাদিতে মুদ্রিত হয়ে পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪-২৫ সালের যুবক-বাংলার নিকট "বর্ত্তমান কর্গতে"র আবেদন যে বুব বেশী ছিল তা সহক্রেই অহুমেয়।

"বর্জমান কগতে"র প্রভাব শুবু বাংলাদেশেই সীমাবদ ছিল
না। বাংলা পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বহু লেখাই হিন্দী, মারাঠী
প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুদিত হ'ত।
এগানে প্রসঙ্গতঃ বলা খেতে পারে যে কাশীর শিবপ্রসাদ শুপ্তের
দৈনিক হিন্দী "আক" পত্রিকায় ১৯২১ থেকে ২৫ পর্যন্ত বিনয়বাবুর বিশ্বপর্যাটনের শুভিন্ততা বাংলা থেকে অনুদিত হয়ে প্রতি
সপ্তাহে "হামারি মুরোপ কী চিট্ঠি" নামে প্রকাশিত হয়।
শিবপ্রসাদ গুপ্তের "পৃথ্বী-প্রদক্ষিণ" গ্রন্থ বিনয়বাবুর "বর্জমান
কগং" রচনাবলীর উপরই ভিত্তি করে রচিত্য।

'বর্ত্তমান স্বগংশ বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব স্ক্টি। 'বর্ত্তমান স্বগতে'র তের খণ্ডের নাম এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নিমে দেওয়া গেল:—

- (১) क्वरत्रत्र (मर्ट्ण फिन शर्तिरत्र) (१: २००, ১৯১৬)
- (२) देश्त्रारकत क्वास्यि (१: ৫৪৬, ১৯১৬)
- (৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্তেজ (পৃ: ১৩০, ১৯১৫)
- (৪) ইয়াকিখান বা অতিরঞ্জিত য়ুরোপ (পৃঃ ৮২৪, ১৯২৩)
- (৫) নবীন এশিয়ার জয়দাতা : জাপান (পৃ: ৪৮৫, ১৯২৭)
- (৬) বর্ত্তমান মুগে চীন সাম্রাক্তা (পৃ: ৪৫০, ১৯২৮)
- (१) घीना प्रधातां च, चा, क, च (पृ: २६०, ১৯२२)
- (৮) भातित मन मान (नृ: ७১२, ১৯৩২)
- (৯) পরাকিত কার্মানি ( পৃ: ৭০৭. ১৯০৫)
- (১০) ऋडेंहेकात्रमा ७ (१: १८, ১৯৩०)
- (১১) ইটালিতে বার কয়েক (পৃ: ৩০২, ১৯৩২)
- (১২) ছनित्रात कावदाउदा (१: २१७, ১৯২৫)
- (১৩) নবীন রাশিয়ার শীবন প্রভাত (পৃ: ১০০, ১৯২৪)

বিনয়বাৰু দিতীয় বার বিদেশ অমণ করেন ১৯২৯ সনের মে মাস থেকে ১৯৩১ সনের অক্টোবর পর্যন্ত। এই সময় তিনি ইটালি, সুইট্লারল্যাও, ফাল, ইংলও, ফার্মানী, চেকো-রাভাকিরা এবং অট্টিরার গমন করেন। 'বর্ডমান ফগং' গ্রন্থ-মালার এই সমরকার অমণ-বৃত্তান্তের বিশেষ পরিচর নেই, তবে ফার্মানী (১৯১৫) এবং ইটালির (১৯৩২) উপর লেখা গ্রন্থবের কিছু কিছু অংশ ষ্কু করা হয়েছে মাত্র।

'বর্তমান কগং' আন্তর্কাতিক জান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প,
চিজ, ভাকর্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিজ্ঞার উৎসকরণ। 'বর্তমান কগং' গ্রহমালার ভারতবর্বের সহিত পৃথিবীর
নানা দেশের তুলনা করা হরেছে। মাহুষের জীবনচর্চা এবং
মানব-সভ্যতার উর্লির বন্ধনির্চ বিশ্লেষণ 'বর্তমান কগভে'র
মূল প্রতিপাঞ্জ। 'বর্তমান কগং' গ্রহমালা বিনরবাবুর বাংলা
সাহিত্য ও ক্রেশে সেবার জীবন্ত নিদর্শন।

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত বিনরকুমার দেশ থেকে দূরে ছিলেন বটে, কিন্ত "হদেশ" ছিল তার সমন্ত হৃদর জুড়ে। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খুঁটনাট কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে পারত না। ১৯২২ সালে বালিন থেকে প্রকাশিত "দি কিউচারিক্ম অব্ইরং এশিরা" এছে দেখতে পাই বিনরবাবু বাংলা সাহিত্যের আধুনিক্তম গতি-প্রকৃতি নিরে আলোচনা করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের কৃতিত্ব কি পাশ্টান্ডের কাছে তা তুলে ধরেছেন।

বিদেশে অবস্থান কালেই একেলসের কার্দ্ধান-রচনা
"পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামে অফ্বাদ করেন। পরিবার
গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র মার্ক্রাদ সহদে বাংলাভাষার প্রথম প্রস্থ।
"হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" (পৃঃ ৩৮০ নামক পুরুক্ত বিদেশে
অবস্থান কালেই লিখিত হয়। মনীধী হীরেক্রনাথ দত্তের
উৎসাহে বইখানি কাতীর শিক্ষা-পরিষদ্ কর্ত্তক প্রকাশিত
হয়। উলিখিত গ্রন্থর প্রবাসে অবস্থানের সমন্ত্র রুদেশে
প্রস্থাক্তিরে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনে বিনয়বাব্র স্বদেশে

বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষদকে বিনরকুমার "বদেশীরানা"র একটা বড়রকমের কর্মকেন্দ্র বিবেচনা করতেন। বদেশে অবস্থান কালে পরিষদের সহিত উরি থোগাযোগ ছিল নিবিড়। বিদেশে গিরেও তিনি প্রিষদকৈ ভুলে যান নি। বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষদের তরক বেকে মহামহোপাধ্যার হরপ্রসাদ শালী বিনরকুমারকে সম্বর্জনা লানাতে গিরে প্রসঙ্গতঃ বলেন, "তুমি বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষদের অক্তিম বন্ধ। যে দেশেই যথন গিরাছ, সাহিত্য-পরিষদের মঙ্গল কামনা করিরাছ। তোমারই কল্যাণে পরিষদের নাম নানা দেশে বিভ্ত হইরাছে এবং প্রার সকল দেশ হইতেই তাহার নিদর্শন পাওরা হাইতেছে" (এপ্রিল, ১৯২৭)।

রদেশে প্রত্যাবর্তনের পরই বিনরবাবু অর্থনীতি সমুদ্ধে তার মতবাদ প্রচার করেন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধন-

১ অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস সম্পাদিত "দি ভোসাল এও ইকন্মিক্ আইডিয়াস অব বিনর সরকার" (খিতীয় সংকরণ ১৯৪০) প্রব্রে পৃ: ৫৩৫-৩৬ স্তইব্য।

विकात्नत क्रकी ७ ग्रवियमात्र यह जाः न्यत्र नाय नाया अञ्चित সহায়তার "আধিক উন্নতি" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন (बिटान, ১৯২৬)। এই সমন হতে বাংলা ভাষার ধনবিজ্ঞানের গবেষণা কুরু হয়। পরে বিজ্ঞানসন্মত ভাবে গবেষণার জ্ঞ তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন 'বঙ্গীর ধনবিজ্ঞান পরিষং' (১৯২৮)। विनम्नवावूरे वाश्मा काषाम समिवकारमत्र भरवश्मात श्रवान भय-প্রদর্শক। গবেষণার পথকে স্থগম করবার জন্ত তিনি ধন-বিজ্ঞানের বছ পরিভাষার স্টি করেন। বাংলাভাষারও বে প্রথম শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা বার তা বিনরবাবু প্রমাণ করলেন তার "ধনদৌলতের রূপান্তর" ১৯২৮); "এकारनत यमरामेन९ ও अर्थनात्र" (১ম ভাগ, ১৯৩०; २त्र छात्, ১৯৩৫), "बर्लनी खारकालन ও সংরক্ত-নীতি" ( ১৯৩২) নামক গ্রন্থসমূহ রচনার দারা। ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার বন্ধ বিদরবাবুর অক্লান্ত প্ররাসের পরিচর "बारलाम बनविकान" ( ১म छाग, ১৯৩१ : २म छाग, ১৯৩৯ )। "বাংলার ধনবিজ্ঞান" এত্ত্ব ছুই খণ্ড বিনয়বাবুর পরিচালনার "বলীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের" গবেষক ও সহযোগীদের वनविकान-विश्वक गटवश्रात कन।

অর্থ নীতি, সমাজতত্ব ও তুলনাব্দক জীবনচর্চার মত ও পর্ব দেখাবার প্রশ্নাসে বিনয়বাবু দেখেন, "নরা বাংলার গোড়া– পদ্দন" (১ম ভাগ, ১৯৩২; ২র ভাগ, ১৯৩২) এবং "বাছতির পথে বাঙালী" (১৯৩৪)। "নয়াবাংলার গোড়াপত্তন" এবং "বাছতির পথে বাঙালী" গ্রন্থন্ন বিনরবাবুর কর্মবাদ এবং জীবনদর্শনের নিদর্শন।

বাংলাভাষার সমাক্ষবিজ্ঞান-বিধরক আলোচনার বারা প্রবর্তন করা বিনরবাবুর অভতম কৃতির। বিনরবাবুরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টার "বলীর সমাক্ষবিজ্ঞান পরিষং" ১৯০৭ সনে হালিত হয়। সমাক্ষবিজ্ঞানের আলোচনাকে বাংলাভাষার হারী রূপ দেবার জন্ত বলীর সমাক্ষবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক-দের সহারতার তিনি "সমাক্ষ্মিন" (১ম ভাগ, ১৯০৮) নামে সংকলন-প্রস্থ প্রকাশ করেন।

বনবিজ্ঞান ও সমাক্ষবিজ্ঞানের মত বাংলাভাষার বিজ্ঞানের আলোচনা চালাইবার অন্তও বিনরবাবুর প্রচেষ্টা উরোপযোগ্য। ভারতবর্ষ ঘাবীনতা লাভ করবার পর অধ্যাপক সভ্যেক্তনাথ বহু প্রভৃতির উৎসাহে "বঙ্গীর বিজ্ঞান পরিষদ্" এবং পরিষদের মুখপত্র "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম বেকেই এই হুই কর্মকেন্তের সহিত বিনরবাবুর বনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে"র প্রথম সংখ্যাতেই বিজ্ঞান বিষয়ে বিনয়নবাবুর একট আলোচনা প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক গ্রেমধার কলাকল বাংলা ভাষার নির্মিতভাবে প্রকাশিত হওয়া বে

একান্ত প্ররোজন বিনয়বাবু তাঁর উন্নিধিত রচনার বিজ্ঞান-সেবীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিনরবাধুর দরদ ছিল কভ গভীর এবং দৃষ্টি ছিল কভ সন্ধাগ তার সাক্ষ্য বহন করছে হরিদাস রুবোপাধ্যার প্রমুখ লিখিভ "বিনর সরকারের বৈঠকে" ( হুই বও, ১৯৪২-৪৫, পৃ: ১৫২০ )। 'বৈঠকে'র পাতা উন্টালেই বুবতে পারা যার বিনরবাধু বহিন্ন বেকে অভি-আধুনিক রুগ পর্যান্ত বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা, দেশী ও বিদেশী প্রভাবের কলাকল, বর্ত্তমান সাহিত্যের রূপ, সমালোচনা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি নিরে কভ গভীর ও ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে সমুদ্ধ করবার কামনাম বিনরবাব আকীবন লেখনী চালনা করেছেন। তাঁর এই বিরাট সাধনা দেখে বিশ্বরে অবাক হতে হয়। বাংলা ভাষার জানবিজ্ঞানের নানা বিভাগের আলোচনার তিনি প্রপ্রদর্শকই শুরু নন, বাংলাভাষায় একটা ন্তন রচনানীতিরও তিনি প্রবর্জক। তাঁর ভাষা হ'ল মুক্তিতর্কের ভাষা। ভাষা ভাবের বাহন। বাহনকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী করবার ভঙ্গ তিনি বাংলাভাষায় আরবী, কারসী, হিন্দী এবং নানা বৈদেশিক শন্ত আমদানি করেছেন, সংস্কৃত শন্তের সহিত অবাবে গ্রাম্য শন্ত ব্যবহার করেছেন। এতে তাঁর ভাষা হর্মক হয় নি, বয়ং ভাবপ্রকাশের পকে অধিকতর উপযোগী হরেছে।

বিনয় সরকারের ভাষার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। এই ব্যক্তিছের প্রকাশ ভাষায় প্রোচ্ছল হয়ে উঠতে পেরেছে এইজন্ত যে তিনি কৰনও বড় বড় কথা বা বাকা লিখতেন না। তিনি ছোট ছোট বাকা ব্যবহারের বিশেষ পঞ্চপাতী ছিলেন। তার বাংলা রচনার দেখা যায় वाका थिन जब करत्रकृष्टि मध्यहे ममाथ हरत्रह । एका वहरत्रत বাক্যরীতি অনুসরণ করার ফলেই বিনরবাবুর ভাষার একটা প্রদীপ্ত তেম্ব ও প্রচণ্ড শক্তির ক্ষুরণ সম্বন হয়েছে। বিনয়-বাবুর বাংলা রচনার অভতম বৈশিষ্ট্য এই বে, তিনি কর্থমও वाश्मा ब्रह्माब, अमन कि देवर्रकी कथावाखांत्र मत्याख रेश्टबची বা অন্ত কোন বৈদেশিক শব্দ ব্যবহার করতেন না। তার यारमा बहनात त्यायात रेरद्रायी या अन्न विरमी मरस्त्र वावज्ञात वर् अक्ठी (पदा यात्र ना। वाश्ना ब्रह्मात्र (यदार्मिह তিনি বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা নিভান্ত প্রয়োজন মনে करत्राह्म, रमवारमरे जिमि वाश्मा इत्राह्म रेवर्एमिक मक ব্যবহার করেছেন। তার মতে বাংলা রচনার ইংরেজী অথবা অণর কোন বিদেশী শ্ব বৈদেশিক হরকে ব্যবহার করা जवार्जनीय जनवार ।

## পরিভাষা

#### ঞ্জীঅনাদিনাথ সরকার

প্রাতংকাল; কালীবাব্র বৈঠকথানা; শতরঞ্জি আতীর্ণ তক্তাশোশে, 'সরকারী কার্ব্যে ব্যবহার্ব্য পরিভাষা', সিরীশ বিভারত্বের 'শক্ষার', রাজশেধর বহুর 'চলজিকা', হুবল মিজের 'ইংরেজী-বাংলা অভিধান', মেট, পেন্সিল লইরা কালীবাব্ নিবিষ্ট মনে পাঠ-নিরত; ছোট-বড় চার-পাঁচটি পুত্র-কভা সকৌতুকে পিতাকে বিরিয়া দাঁড়াইরা দেবিতেছে।

কালী—Additional অপর, Assistant সহ, Chief মুখা, Deputy উপ, General মহা, Head প্রবান, Joint হুক্ত, Under অবর। Under মানে অবর ? নিক্তর ছাপার ভুল। ধুকী, দেখ দেবি মা, বাংলায় অবর একটা কথা আছে নাকি।

বড় মেরে খুকী 'শবসার' দেখির৷—শবসারে ত পাচিছ না বাবা ! এবার কোন্ বইটা দেখব ?

কালী—বাংলা কথাই নয়, গিরীশ পণ্ডিত মশায় জানবেদ কি করে? ঐ লাল মৃতন বইটা দেব।

बूकी व्यक्तिका (प्रविद्या--- এতে पिरत्रद्य ताता, अतत्र मात्न निक्के, भन्वाप्रकीं, किन्छे।

কালী—এ মাসের মাইনে পেলে দিলুকে (কালীবাবুর বড় ছেলে) দিরে আমার একখানা ঐ বই আনিরে দিস্ মনে করে। এখানা আবার আপিসের এক বাবুর, তার বই সে ক্ষেত চেরেছে। তারও তো এই বিভ্রনা চলছে।

কালীবাবুর ত্রী প্রবেশ করিয়া বলিলেন—ই্যাগা, ভোমার একি কাও ? প্রাতঃ-সন্ধ্যা করলে না, ছেলেমেরেদের পড়াতে লেগেছ ? বাজার যাবে কথন, আমার উত্তম অলে যাচেছ।

কালী—ছেলেষেরেদের পড়াছি কোথার, আমি নিছেই বাংলা পড়হি, ওরা আমার সাহাব্য করছে। আছু দিলুকে বাজারে পাঠাও। আমি একবার ঠাকুরবরে গিরে দশ বার গারত্রী কপ করে নিই। সন্তানদের প্রতি—তোদের একজম এবানে দাড়া, আমি এবুনি আসহি।

কালীবাবুর স্ত্রী—ওমা, ভূমি বুড়ো বরসে বাংলা পভছ ? ভূমি না এব্-এ পাস দিরেছিলে ?

कानी—देंग, भाग विस्तिहिन्स ७, देश्स्त्रजीस्ट कार्ड क्रांग, किन्न छार्छ जात कान हमस्य मा।

কালীবাৰ্র স্থী—বত সব , তিরিল বছর চলল আর আজ্ চলছে লা।

কালী—ভূমি বাবে কি বাবে না ? আমার পড়ভে দেবে মা ? কালীবাবুর ন্ত্রী—ক'দিন বরে কি যে ভোষার হরেছে, শুবু শুবু কবা শোনাও। তিনি অশু:পুরে গেলেন।

কালীবাবু ভাডাভাড়ি গান্ধত্রী হুপ করির। কিরির। আসিলেম এবং বই-পুলি লইরা পড়ার মন দিলেন। এমন সমর—"কালীপা বাড়ী আছ ?" বলিরা হুকুমারবাবু সদরের কড়া নাছিলেন। "নাঃ, কাল থেকে উপরের বরেই পড়ব। ডেবেছিল্ম আহু প্রথম পাডাটা শেষ করব, তা আর হতে দিলে না। ভোরা সব ভেতরে যা।" বলিরা সদর খুলিরা দিরা হুকুমারবাবুকে লইরা বরে আসিরা বসিলেন ও মেট, পেন্সিল বইগুলি গুছাইতে লাগিলেন।

স্কুমার-কি হজিল কালীদা, সকালবেলার ছেলেদের পড়াচ্ছিলে নাকি ? আমি এসে বাধা দিলুম।

কালী—পড়ার বাবা দিরেছ তা সত্যি, কিন্তু ছেলেদের নর, আমিই বাংলা শিপছিলুম।

সূত্মার—সেকি কৃষা কালীদা, তুমি না কাঠ ক্লাস এম-এ?
দেশ বাবীন হরেছে তাই, নইলে তোমার ত রার বাহাছ্র
হওরার ক্যা হিল।

কালী—আর রার বাহাছর, চাকরীই থাকে কিনা
ঠিক নেই। কার্ত্ত ক্লাস এম-এর বিভ্রমা দেখে আন্ধনী বোঁচী
দিরে গেলেন। তৃমিও তাই বলছ ? আণিসে হর্ম হরেছে
গবর্ণমেন্টের সব লেগা-পড়া বাংলার চলবে। কাল একটা
ধসড়া-পত্রের নিদর্শ (Draft letter form) লিখে দিরেছিল্ম, র্ক্ত কর্মসচিব (Joint Secretary) তার উপরে
মন্তব্য লিখে কেরত দিরেছেন "কিছু হরনি।" হু'দিন বাদে
আমার উপকর্ম সচিব (Additional Deputy Secretary)
হবার কথা, আর কাল যে ছোকরারা আণিসে এসেছে তারাও
র্ব টপে টপে হাসতে লাগল। আমি ভাবছি আর সাড়ে
তিন বছর পর আমার পেন্সন্ হবে, শেষের ছ নাস ছুট
নিলেও পাকা তিন বছর কাল করতেই হবে। এখন এই বরসে
কি একটা নৃতন ভাষা শেখা বার ?

সুকুমার—কালীদা, তুমি ত একলো-স্যান্ধনের পেশারে স্বার চেরে বেশী নম্বর পেরেছিলে, আর বাঙালীর ছেলে হয়ে এইটে রপ্ত করতে পারবে মা, এ আমি বিধাস করি মা।

কালী—ভূমি ভূলে বাছ ভাই বে, তবল আমার বরেস ছিল কম। সভ্যা-আহিক করতাম না, গলায়ানের বালাই ছিল না, সংসারের ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া বে বাংলা ছানি এ ভাতা নর, এ বে একেবারে একটা কিছুত্তিমাকার মৃতন ভাষা। বড়রা বড়তা দিছেন ইংরেজীতে, আর বে-কারদার পড়েছি আমরা বুড়ো সরকারী কর্মচারীরা।

সুক্ষার—আচ্ছা কালীদা, দেখি তুমি কেমন বাংলা শিৰেছ, বল ত' First Instalment-এর বাংলা কি হবে ? কালী—কেন প্রথম কিভি ?

ু সূক্ষার—না, হ'ল না; এর বাংলা হবে প্রথম শুবক; এই দেব মলাটের উপরেই ছাপা আছে। বলিয়া পরিভাষার মলাট দেবাইলেন।

কালী—তবেই দেখ, বাংলা না ভূলতে পারলে কি করে এ তাষা শিখন? চিরকাল ধরে শুনে আসহি, অনিদারের কিন্তি, লাটের কিন্তি, কোটের কিন্তি, মহাজনের কিন্তি, আর আৰু হ'ল ওবক! ওবক মানে ত গুচ্ছ, যেমন পুশোর ওবক— কিনা এক গোছা কুল। ওদিকে আবার বিকর করে মুখবদ্ধে লেখা হয়েছে "বহু প্রচলিত বাংলা শব্দগুলি বিশেষ মুক্তিসক্ষত কারণ ব্যতীত ভ্যাগ করা অন্থচিত হাইবে।"

্সুকুমার—স্থামি বলছি কালীদা, হতাশ হুরো না, ঠিক হরে যাবে।

কালী—"হতাশ কি আর অমনি হরেছি পুকুমার, এই ত সবে পরলা কিন্তি, আরও কত কিন্তি বেরবে কে জানে।" একটু অক্সমনক থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন দিন পড়েছে — স্তন কিছু কর, না হর বাংলাকে মার। প্রথম ভবকের সবটাই একবার পড়ে দেখল্ম, তোমার এই ভবকীরা হুমুচ্চার্ঘ্য সংক্ষত কথার যেন দানসাগর করেছেন। এক একটা শব্দ উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যার। তুমি বইটার ইংরেজী কলম না দেখে পরিভাষা পড়ে দেখ, কি বোঝাতে চাচ্ছে ব্রুতেই পারবে না।"

মুকুমারবাবু পরিভাষা হাতে লইরা একটু দেখিরা বলিলেন
---কালীদা, ভোমার কথা ঐক বলেই মনে হচ্ছে, সভিটেই

বাংলা ভাষার প্রকৃতির সলে এই প্রিভাষা কিছুতেই বাপ বাবে না, এ পরিভাষা একটা অভিনব উত্তট ভাষা, একে অন্তত: বাংলা কিছুতেই বলা চলে না।

কালী—বইবানা পছলেই তুমি দেখবে যেন বাংলার উপরেই যত রাগ; ভারতের অভাভ প্রদেশের প্রহণযোগ্য আর বোৰগম্য করা কর্তাদের প্রধান লক্ষ্য, তা নিরেনক্ষ্ ই কন বাঙালী ব্যুক আর নাই ব্যুক। মনের ভাবপ্রকাশ করা যদি ভাষার উদ্দেশ্ত হর, এ পরিভাষার কি বাঙালীর পক্ষে তা সন্তব হবে ?…

—দেখ স্কুমার, তবে আমি বাঙালী, বাংলা আমার মাড্ভাষা, আমি এই প্রার্থনা করি আমরা মাড্ভাষার অমুরানী
সকল বাঙালী যেন এবিষয়ে দৃচপ্রতিজ্ঞ হই যে, আমরা বাংলার
চলতি শক্তলি কিছুতেই ত্যাগ করব না, ভারতের সকল
প্রদেশের লোকদের বোধগম্য হবে তথু এইজভেই আমাদের
মাড্ভাষার রূপকে আমরা বিকৃত করে তুলব না। একটা
কথা বলতে পার স্কুমার, নিজেদের বৈশিষ্ট্য পরিহার
করে, বাঙালীত্ব বিস্কুন দিয়ে বাঙালীর বেঁচে থেকে কি
লাভ ?

কালীবাবুকে ভাবাবেগে বিচলিত হইরা উঠিতে দেখিরা সুকুমারবাবু বুবিতে পারিলেন আনীবন ইংরেন্সী সাহিত্যের আওতার পুঠ হইলেও মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অমুরাগ কত অকৃত্রিম, বাংলাদেশ ও বাঙালী কাতির প্রতি তাঁহার প্রীতি কত স্থাভীর! তাঁহার মনে হইতে লাগিল পরিভাষার নামে অপভাষা স্কীর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সমস্ত বাঙালী কাতির সমবেত প্রতিবাদ যেন কালীবাবুর কঠে মুর্ভ হইরা উঠিয়াছে। কণকাল তিনি মুগ্গনেত্রে এই প্রোচ্বের গুক্দীর্থ মুন্তির পানে তাকাইরা রহিলেন, তার পর একান্ত শ্রহাভরে তাঁহাকে প্রণাম করিরা নীরবে বর হইতে বাহির হইরা গেলেন।

#### ঝড় <sup>-</sup> শ্রকমলরাণী মিত্র

বেল-সাগরের বন্ধ দেবে আসি চলো !

ত্যার-বটকা বহিছে রাজিদিন,
বডের বাগটে আকাশ পৃথিবী বেন

গুরে' বুছে এক একাকার হরে গেছে ;—
বন্ধ আর বন্ধ, উদান বন্ধরাশি
বহিছে পুন্যে অ-কৃল পুন্য ছেরে ;

গুসর আধার বর্ধর করে' কাঁপে

—তর আর উড়, উড় আর ভর ভর্।

মহাকাল বেন মহোৎসল পেতে'
মৃত্যুকে নিরে বসে আছে কোলে করে,
বুবি বুকভাঙা দাক্লণ দীর্থয়াস
ভেঙে পড়ে আর বান্ বান্ হরে বার!
বলো, বাবে সেই মহা-প্রলরের রূবে?
কাল-বোশেষীর প্রলর বাভাসে আর
বড় ওঠে নাকো নিধর বন্ধোমারে;
বজো চেনা বেন কালো কাল-বৈশাষী!
চলো দা সেধানে সাবের বাসর বাঁধি
চির-রাজির অরোরা বোরিরালিসে।

## वाहेशूदवव महामावा ७ मिथववः भ

#### विकामी भन वत्ना भाषा ग्र

বাঁক্ডা জেলার দক্ষিণ সীমান্তে কাঁসাই নদীর কিনারে রাইপুর
বা গড়-রাইপুর একট প্রাচীন ও বর্ণিষ্ট্ প্রাম। স্থানটও
বাস্থাকর। বাঁক্ডা হইতে ছব্রিশ মাইল দূরে কাঁসাই-তীরের
এই প্রামটি এক সমর প্রাচীন শিবররাজাদের রাজ্বানী ছিল।
পরবর্তী কালে 'ববল'রা ইহার মালিক হন। শিবর-আমল
রাইপুরের গৌরবমর মুগ। সে মুগের জৈন, বৌর ও প্রাক্ষাণ
ক্ষীর বহু ভাক্ষা-নিদর্শন আজিও রাইপুর, মণ্ডলকুলি,
অবিকানগর, সারেকড় প্রভৃতি হানে এবং কাঁসাই ও কুমারী
নদীর ধারে ছড়াইয়া আছে। পুরাকালে এদেশে জৈনধর্মের
প্রাধান্ত ছিল, পরে শাক্ত ও শৈব-মতের প্রতিষ্ঠা হয়।

খাস রাইপুরের পুরাকীপ্তিগুলির মধ্যে মহামায়া দেবী,
শিখরগড় ও শিধর-সায়র উলেখযোগা। প্রামের পশ্চিম প্রান্তে
আশী বিধা ক্ষির উপর পুরাতন গড়ের ধ্বংসত্ত্প। পুপটিতে
অনেক কুঠরির চিহ্ন বিভ্যান। আশেপাশে ছই-চারিটি পায়াণদৃত্তি ও কিছু কিছু প্রস্তানদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রাজবাড়ী
ইপ্রকনিমিত ছিল। সে ইট আক্রকালকার ইট অপেক্ষা
পাতলা ও বড়—অনেকটা টালির মত। তুপটি ধনন করিলে
শিধরবংশের অনেক তথ্য স্থাবিভ্যুত হইতে পারে।

শিবর-সায়র শত বিখা স্থান ব্যাপিয়া একটি বিশাল
চত্কোণ সরোবর। এই সরোবরের সহিত রাজবংশের একটি
করুণ কাহিনী জড়িত আছে। রাইপুরের আর একটি এইবা
মন্তানী পীরের সমাধি। এককালে এগানে পীরসাহেবের
প্রভাব খুব বেশী ছিল। গ্রামের প্রবাংশে উপরবাধা নামক
মুসলমান পল্লীটির অভিত্ব এই প্রভাবের নিদর্শন।

দে শিধরবংশ আৰু নাই, সে রাইপুরও নাই, কিন্তু দেবী মহামায়া আৰও রাইপুরে তাঁহার পূর্বমহিমায় বিরাজ করিতেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ আমরা সেই মহামায়া বৃত্তিটি সক্ষে বংকিঞ্চিং আলোচনা করিব। মহামায়া রাইপুরের অবিঠাত্রী দেবী—কাগ্রত দেবতা! লোকে বলে, তিনি শিধররাজাদের প্রতিষ্টিতা ও তাঁহাদের কুলদেবী। যত দিন মহামায়া আছেন তত দিন রাইপুরে হুর্গা প্রতিমা গড়াইয়া পৃথক পূজা করিবার অবিকার কাহারও নাই। প্রাচীনকাল হইতে এই প্রধা চলিয়া আসিতেছে। পূর্বে দেবীর সন্থবে নরবলি হইত। এবনও তাঁহার নিতাভোগে আমিষ না হইলে চলে না। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে চাঁহুডাঙা পল্লীসংলগ্ন একটি উচ্চ ভিটায় দেবীর ছান। পূর্ব্বে দেবী বৃক্তলে থাকিতেন, করেক বংসর আগে তাঁহার কন্ত একটি ছোট পাকা বর বা মন্দির নিশ্বিত হইয়াছে। মন্দিরের নিকটছ নিয়ভুমিতে একটি চতুডোণ পুরবিষী। এই পুরবিষ্ট ধনসকালে সেই ছানে মহামায়ার

পাষাণৰ্তি আবিক্ষত হয়। স্থাদেশে দেগান হইতে আনিয়া দেবীকে তাঁহার বর্ত্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইরাছে। মন্দিরনমধার বেদীর উপর পাশাপাশি তিনটি পাষাণ-বিগ্রহ। মধ্যমনে মহামারা, তাঁহার দক্ষিণে তৃঙ্গভদা দেবী ও বামে সর্ব্যমন্ত্রনা। মন্দিরের পশ্চিম দেরালের কুশ্নিতে একটি গণপতি ষ্টি। মহামারা মৃতিট উচ্চতার ছই হাত। দেবী অসুরের উপর দণ্ডায়মানা, ষত্ত্বা, বিবিধ অলকারভূষিতা ও ওজা, চক্রা, বিশ্ব, বপরি প্রভাব পরিষের বসন দক্ষিণী হাঁদে কোঁচা করিয়া পরা। শীর্ষদেশ বেছিরা প্রথমন কিন্তু সর্বাণিকা বিচিত্র তাঁহার ম্থাবয়ব। দেবী মেষ বা অক্রম্থী। সর্ব্যাসলা মহামারারই অপেক্ষাক্ষত ক্রম্ম সংস্করণ। সম্ভবতঃ প্রাকালে উৎস্বাদিতে ষ্তিটিকে বাহিরে আনিয়া নগর পরিক্রমা করা হইত। তৃঙ্গভদা দেবী প্রভান্মগুল বিশিষ্ট একটি পাষাণপিও। মনে হয় এটি কোন বছ মৃতির শীর্ষদেশ।

এই বিচিত্র মহামায়া মৃত্তিটির সহিত বাংলা বা উত্তর-ভারতের প্রচলিত ছুগামূর্তির কোন সাদৃষ্ঠ নাই। অবচ ইনি পুরাকাল হইতে ছুর্গারপেই পুলিতা হইয়া আসিতেছেন। প্ৰারীরা বলেন, ইনি বারাহী। ভত্ত নিভত্ত ববের প্রা**ভালে** দেবতারা মহাদেবীর সাহায্যার্থে স্ব-স্ব শক্তিকে পাঠাইয়া-ছিলেন। বারাহী, যজ্ঞবরাহরূপী বিঞ্র অত্তরপ **মৃতিধারিণী** শক্তি। বারাহীর ব্যানরূপের সহিত আমাদের আলোচ্য মৃতিটির মিল নাই। তাহা ছাড়া, বারাহী প্রভৃতি দৈবশক্তির কোনও পাষাণমৃতি এ যাবং আবিকৃত হর নাই,--প্রধান দেবতারূপে ইহাদের পূকাও প্রচলিত নাই। তবে ইনি কোন দেবতা ? একমাত্র দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিত্বী ছুর্গা ভিন্ন অভ কোন দেবতার সহিত মহামায়ার সাদৃষ্ঠ নাই। উক্তরের মবো প্রভেদ যাহা কিছু তাহা ७९ नाমের। জাবিভী ছুর্গা মহামারার কলা। তিনি সিংহমুখাস্থরের উপর দণ্ডার্মানা, ষ্মভূকা, নানালকারভূষিতা। তাঁহার ছয় করে খড়ল, চক্তে, ত্রিপুল, খপরি, ছাগ ও বরাভয়। মন্তকের চারিদিকে সমু**জ্ঞ** দিবাক্যোতি। তিনি নীলবর্ণা ও অকমুখী। তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে নিম্নলিখিত উপাখ্যানট প্রচলিত আছে। यदायामा এक পর্যাত্মন্ত্রী কাষুকী দানবী। সভোগ-লালসায় নানা হলাকলা প্রদর্শন করিয়া তিনি মহর্ষি কন্তপের তপোড়ক করেন। মহামারা ও কঞ্চপ উভরে মেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়া মিলিত হন। সেই মিলনের কলেই অব্ধ বা মেষমুখী ছুগার। **জন্ম। দেবতার রূপ, তাঁহার বসন পরিবার ভঙ্গী ও পার্দ্ধে**; कृत्रच्या त्वरीय व्यविधान अकृष्टि त्वरिया मत्न इस्, बारेनुद्वतः

ষহামারা জাবিকী হুর্গা ভিন্ন ঋণর কেহ নহেন। ভূকভজা কাক্ষিণাত্যের একটি নদী। গঞ্চা-বর্ষার মত নারী রূপে ক্রিড হুইয়াছে।

কোণার ভূকভন্তা, কেথার কাঁসাই-তীবে রাইপুর।
এবানে লাবিড়ী ছর্গার আবির্জাব ঘটল কেমন করিরা? কবেই
বা সেই প্রাচীন বুগে স্পুর দান্দিণাভোর সহিত বাংলার
বোগাবোগ ছাপিত হইল ? নিধর-রাজারাই বা কোন্ প্রের
এই বুঁজি পাইলেন ? প্রথম ছইটি প্ররের উত্তরে বলা যার,
এইকে ১০১২ ছইতে ১০২৫ সালের মধ্যে কোনও সম্বের
দান্দিণাভোর রাজা রাজেল চোল দিবিজ্বরে বাহির হইরা
দন্দিণ রাচ কর করেন। তাঁহার তিরুমনের গিরিলিণিতে উৎকীর্ণ
আহে যে, তিনি দিবিজ্বর ব্যাপদেশে বর্জমানভুক্তির অন্তর্গত্
মধ্কর-নিকর পূর্ণ উভানবিশিষ্ট দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্মণালকে
পরাজিত করেন।

দওত্তির অবস্থান-ছল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেছ কেছ ইহাকে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতনের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন। দওতুতি রাইপুর রাজ্যের পূর্ব্বনাম হওরাও বিচিত্র নহে। রাজেজ্য চোলের অভিযাত্রী বাহিনীর সহিত মহামায়া রাইপুরে আসিয়া থাকিবেন। শিগর-রাজারা এ মৃতি কিরপে পাইলেন, নিশ্চয় ফরিয়া বলা যায় না। হয় রাজেজ্য চোলের কোনও সেনাপতি দাক্ষিণাতো না ফিরিয়া শিগরবংশের আদি পুরুষ-রূপে রাইপুর অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। কিলা শিগরবংশ দক্ষিণ-পশ্চিম রাচ্চের কোনও স্থানীর রাজবংশ। দক্ষিণীর নিকট পরাজিত ছইয়া ঐ বংশের জনৈক রাজা বিজেতার চাপে বা স্বেচ্ছায় রাইপুরে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের প্রথম অন্থান সত্য হইলে শিগর-রাজারা দাক্ষিণাতোর আদিবাসী দ্রাবিষ্টা ছইয়া প্রেন্ডন।

শিধরবংশ দ্রাবিছী বা স্থানীর রাজবংশ যাতাই তউন তাঁহাদের রাজবানীর "রাইপুর" নাম হইতে মনে হর, তাঁহাদের উপাধি "রার" বা "রার শিধর" ছিল । কথিত আহে, একবার কোন বহিঃশক্র স্থানীর রাজশক্তিকে পরাজিত ও ছত্ততক করিরা শিধরগড় অবরোধ করে। রাজা শক্রহতে আত্মসমর্শন অপেকা মৃত্যু প্রেরঃ জ্ঞান করিরা সপরিবারে শিধর-সাররে জীবন বিসর্জন দেন। কবেকার কথা ? কেই বা সেই পরাজান্ত শক্র ? সেই হতভাগ্য শিধররাজারই বা পরিচর কি—কেহ বলিতে গারে লা।

শিবরবংশের কীভিকলাপ রাইপুর রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ ছিল মা। বীজুড়া জেলার বাডড়ামগরের সরিকটে অপুর প্রামে শিবর-কীভির কিছু কিছু নিদর্শন দেখির। মনে হর, এক সমর এই প্রামষ্টি একটি ভূজ শিবর-রাজ্যের রাজবানী ছিল।

**शक्तियत्त नार्याम्य मनीय शास्त्र शक्तिकार्व प्राक्ति वाकार्थ अक्**ष्ठे শিখর রাজ্য। এই রাজ্যের আদি রাজা পঞ্কোট পাহাড়ের পাদদেশে তাঁহার রাশ্বানী ত্বাপন করেন। অতীত গৌরবের वह निष्मीन **जाकि** अत्रवास विक्रमान । अक गमत शक्ता है রাক্ধানী শত্রুকর্ত্তক আক্রান্ত হয়। একমাত্র রাজা ছাড়া রাৰপরিবারের প্রার সকলেই নিহত হন। রাজা কোনও রূপে পলারন করিয়া মণিভারা গ্রামের এক ভ্রান্তণ-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত্রুত্ব দেশত্যাগের পর রাভা পঞ্চকোট ত্যাগ করিয়া কাশীপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আজিও **१क्टकार्ट जाका क्रमाबाजर्वज निक्र निवंजक्रम नाट्य १५ ज-**চিত। প্রশান রাজবংশের আর এক বিশেষত্ব ইহাদের **अक्रवरम बाजाकी: वेंद्राका करत्रक शूक्रव विवस कत्र**की পাহাডের সন্নিকটে বেরোগ্রামে স্বামীভাবে বসবাস করিতে-ছেন। রাজ্গুরুকে বলা হয় মহাপ্রস্থা। বরাকরের সন্নিকটে নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে একট নির্জন ও মনোরম श्रात्व (मर्वी) कलाग्द्रभवतीत श्रेष्ठश्रातः। शक्रदकाछीविश्वि कलाारभन्नतीत राजविष्ठ । सावी भूतरे बाधाना । भूर्स्स जाहात मणुर्य नत्रविन इहेछ : এখনও পূका-পার্বণে, বিশেষত: মাকরী সপ্তমীর দিনে সেধানে মহিষ্ মেষ ও অসংখ্য ছাগ বলি তর। পাধরের নালা দিয়া কুবিরস্রোত মন্দির-সংলগ্ন একট কুঙে আসিয়া পড়ে। প্রতাহ দেবীর দর্শনার্থী বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কিন্তু সৰ্ববাপেকা অদ্ভূত ব্যাপার—দেবী (महारमद भिरक मूर्य ও एरख्डद भिरक शिक्ष्म किंदिहा बारकम। পিছন দিকেই তিনি পুৰাৱীর পুৰা গ্রহণ করেন। এই কারণে কেছ কৰ্ষণ ও দেবীর মুখ দেবিতে পার না। কল্যাবেশ্বরীর এই অবাডাবিক ভঙ্গীতে অবস্থিতি হইতে মনে হয় দেবীয়ুজিতে এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সাধারণের গোচরীভূত হওয়া বাঞ্দীর নতে ৷ কাশীপুরে রাজ্ধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরে यहाताका कलारावनतीरक कानैशात नहेता बाहरण जाहिता-हिलन, कि क त्वरी बहान हरेए न एक नारे। छत्र बाबाद কাতর প্রার্থনায় স্বপ্নে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি প্রতি वरमत वृत्रां श्रकाय महाक्षेत्रीत मिक्का कानीशृत जामित्वन। সেই সময় দেবী-প্রতিমার কাছে একট সোনার বালার সিন্দুর ছড়াইরা রাখিলে সেই সিন্দুরের উপর তাঁহার পারের ছাপ পড়িবে। ইহা হইতেই "মলেরা শিখরে পা" প্রবাদের উৎপত্তি। আজিও কাশীপুরে মহাষ্টমীর সমর দেবীর নির্দেশমত থালার সিন্দুর ছড়াইয়া রাধা হয়।

পঞ্চলাট রাজ্য প্রতিষ্ঠার কিছু পরে পশ্চিমবার্থনার সামন্তভূম রাজ্যের পতন হর। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শখরারও
সত্তবত: শিবরবংশসভূত ছিলেন। "সাওং" রাজারা বহিরাগত
সামতভূমের আদিম বাসিলা নহেন। তনিরাছিলাম শখরার
করেকজন অভ্চরসহ শিল্লা পরসাশ হইতে ছাতনার আসের।

শিল্দা পরস্পা প্রাচীন রাইপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ভাহা ছাভা পঞ্জোট রাজবংশের সহিত সামন্ত রাজাদের বৈবাহিক जामान-श्रमात्न वांवा नाहे जवह भावतर्थी महाबाकात्मत महिए ठाँदारित कानकारमहे "ठमर" दिम ना। এই जकम कातर "मैं। ७९ "एम विषय वर्षा अक्षे भाषा विषया मत्न इस । দামভত্মের রাজধানী ছাতনা নগরের সন্নিহিত মৌলবনা श्राप्य क्षकात-मृदद जलाजवानकात्म देवज्ञ-भरकाचित्र मिन শব্দরার বার ধন অম্চরসহ "ভক্ত্যা"র ছন্নবেশে মৌলেখরে গাৰ্ম দেখিতে আগত ছাতনার ব্রাহ্মণ-রাশা ভবানী বর্যাতের সমীপত্ত হারা বঞ্জরাত্বাতে তাতাকে হত্যা করেন ও বরং রাজা হইরা বসেন। সেই ধঞ্চর আজিও ছাতনার রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। সামস্তরাক প্রথম হামির উত্তরের রাক্তৃকালে ছাতনার বাহলী দেবী ও কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়। वोद्यमयी इहेरमध महामाद्यात्र मछ वासूनी (मवीरक्ष अछाइ আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। ক্ষিত আছে, একবার নিশা-যোগে শত্রু ছাতনা আক্রমণ করিয়া রাজাকে পাশবদ করিয়া महेबा याहेटल बाटक। সে সময় বাসলী মায়াপ্রভাবে অসংগ্য সৈত সৃষ্টি করিয়া রাজাকে পাশমূক ও শত্রুকে বিভাঙ্গিত করেন।

শিধর-রাজাদের কথার অনেক চ্র আসিয়া পঞ্চিয়াছ। আবার মহামায়ার প্রসঙ্গে কিরিয়া আসা থাক। ত্রাবিড়ী ছর্গার অজ্মুব আপাতচ্চীতে একটি বিছিল্ল ঘটনা বা স্থানীর বিশেষত্ব বলিয়া মনে হইলেও আগলে তাহা নয়। আমাদের শারে কোনও কোনও স্থানে ছর্গাকে "কোকমুঝ্ব" বলা হইয়াছে। কয়েক বংসর পূর্বের্ব 'মাসিক বস্থমতী'তে মিশরে আবিষ্কৃত্ব এক ব্যাদ্র-ছর্গাম্ভির কথা পড়িয়াছিলায়। সে মৃডিটি ত্রাবিড়ী ছর্গারই অভ্যরপ। মৃতির পাদপীঠে নাকি মিশরীয় চিত্রলিপিতে "ছর্গাঘা" এই কথাটি লিখিত আছে। প্রায়্র সকল প্রাচীন সভ্য দেশে দেবদেবীর আদি মৃতিগুলিতে পশুমুব

বা অৰ্কান্ধ পশু ও অৰ্কান্ধ মানবাক্ষতি দেবা বার। মিশরের অবিকাংশ মৃষ্ঠিই পশুমুধ। এীক দেবতা "ব্যাকাসের" ও दामान (नवण "ग्राष्टीतत्नित्ता"त अक्तून । जामारम्ब (मरन দক্ষর পতের পর দক্ষ অকমুও হইরাছিলেন। পতিভেরা বলেন, দক্ষের অবমূও ব্যোতিষিক রূপক। রাশিচক্রের আদি মেয÷ রাশির প্রথম নক্ষত্র "অবিনী"ই নাকি দক্ষের অক্ষয়ত। এইবুক্ত ষোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশর শারদোৎসবের স্থ্যোতিষিক ভিত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। কে জানে সিংহ্যুখাসুরের **উপ**র দণ্ডারমানা ষড়ভূকা, অক্ষুথী ছ্গাও কোন ক্যোতিষিক রূপক কিনা। সিন্ধু-সভ্যতার মুগেও জাবিগীদের মধ্যে মাতৃকাপুলা প্রচলিত ছিল। অৰুমুধ হুগা কি তাহাদেরই পরিকল্পিত ? উত্তর-ভারতের হুগামৃত্তিতে দেখিতেছি অব্দ্যুবের স্থলে নারীমুব আসিয়াছে—সে মুখে রুক্ত ও করুণ ভাবের অপূর্বে সংমিশ্রণ। সিংহমুখামর দেবীর বাহন সিংহরূপে পরিণত ও দেবীর বধারূপে অপর এক অহার-মহিষাহরের জাবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন মূপের মহিষাত্মর মৃতিতেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত ভূবনেখরের বেতাল-দেউলের ছুর্গার মহিষাস্থরের नजरम्ह, सहिषमूर्थ। स्वीत मिक्न भाष अञ्चलत वास स्वर् छ ও বাম পদ অহুরের দক্ষিণ করের উপর স্থাপিত। সিংহ অহরের বাম প্র দংশনে উভত। মরুরভঞ্জের বিচিত্তে অহরের নিয়াক মহিষ, উদ্বাদ ধানব। বাংলার বর্তমান কালের প্রতিমায় মুওট ছাড়া মহিষের আর কিছুই অবশিষ্ঠ নাই, অমুরও সম্পূর্ণ মানবাকার ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণ দেশে প্রচলিত মহিষ-মৰ্দিনীর কল্পনার দেবী অষ্টভূজা ও তিনি মহিষের ছিল মুভের উপর দণারমানা। এই ছিল্প মহিষমুগুই অসুরের প্রতীক। এই সকল পর্যালোচনা করিয়া সংশয় জাগে-জনার্য ছুপার্ডি কি নানা পরিবতনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পৌৰিয়াছে অথবা আৰ্য্য দেবতা অনাৰ্ষ্যের ছাতে পছিয়া বিশ্বত व्हेबार्ह्न १

## मिल्ल-कना अमरक खीरनवी अमान बायरहोशूबी

প্রীনলিনীকুমার ভত্ত

দেবীপ্রসাদ রারচৌধুরীর পরিচর নৃতন করে দেওরা আনাবস্তক। তিনি আন্ধর্জাতিক ব্যাতিসম্পন্ন একজন প্রেষ্ঠ ভালর। তাঁর ভালর্ব্য এবং চিত্রকর্প পৃথিবীর সর্বত্ত সমাদৃত হরেছে। শিল-কলা এবং সংস্কৃতির অন্থ্রাপী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁর সংস্পর্শে এলে লাভবান হবেন, তাঁর শিল্পকলার মর্মকথা আন্থাবন করবার হবিস পাবেন। তিনি নিজেই বলেন, জোন শিলীর কাজের শ্বরণ বুবতে হলে প্রথমে শিলীকে মুক্তে হবে। রায়চৌধুরী মহাশর পিতৃভূমি ত্যাগ করে জনহান থেকে বছদ্রে মান্তাকে শিলকলার সাধনার রত আছেন। আনল স্থ-বাচ্ছন্দোর জোড়ে প্রতিপালিত অভিকাত শিলীর এই বেচ্ছারত নির্মাসন শিলকলার প্রতি তার অপরিসীম অহুরাগের পরিচারক। থারা তার আত্মনীবনী পড়েছেন তাদের নিকট তার বৈচিত্রামর জীবনকথা স্ববিভিত। তিনি একাবারে লেখক, শিলী ও একজন চিভাশীল ঘাকি। তার ববো শিলভুশলতা এবং বননশীলতার এক অপূর্ক সরবর পটেছে। রশ্বত: দেবীপ্রসাদের মত এমন বছমুখী প্রতিভার অধিকারী বিরল।

দেবীপ্রসাদের সঙ্গে শিল্পকলা সম্বন্ধ আলাপ-আলোচনা করবার স্থাগেলাভ করা মন্তবড় একটা সৌভাগ্য। তাঁর মুখে শিল্পের নিগৃচ তত্ত্ব ও রসের ব্যাখ্যান শুনলে মনে হর শিল্পের অধিঠাত্রী দেবতা স্বন্ধং যেন তাঁর ক্ষিহ্বাপ্রে বিরাক্ষ করছেন। তাঁর স্থাপ্ত উব্ভিণ্ডলৈ সরাসরি শ্রোতার অস্তরের একেবারে অন্তরেল গিয়ে পৌছে এবং স্থানের প্রতি তার অন্থ্রাপকে উনীপ্ত করে তুলতে সাহায্য করে। আপাতদৃষ্টতে দেবী-প্রসাদকে মনে হয় অত্যপ্ত রাশভারি, পরুষপ্রস্থতির। কিন্তু এই কর্কশ বহিরাবরণ ভেদ করে যদি একবার তাঁর হৃদয়ের কোমলতম স্থানে ঘা দিতে পারা যায় তা হলে তিনি তাঁর অন্থরের মণিকোঠার সঞ্চিত সম্পদরাশি একেবারে উন্ধাড় করে ঢেলে দেন এবং প্রত্যেকেই নিম্ন নিন্ধ ক্ষমতা এবং বোষশন্তি অন্থ্যায়ী তাঁর স্থভাষিতাবলী থেকে সারসংগ্রহ করে উপত্বত হতে পারেন। কেউ যদি গ্রহণ করতে পারে তো দানে তাঁর কার্পণ্য নেই।

মান্তাকই দেবীপ্রসাদের কর্দকেতা। সেখানে তিনি যে তথু নিতৃতে শিল্প-সাবনায়ই রত আছেন তা নয়, কনসাবারণের মধ্যে যাতে শিল্পস্রাগ কাগ্রত এবং বর্দ্ধিত হয় সেকতে তার চেষ্টারও অন্ত নেই। মান্তাকে অন্তর্ভিত নিবিল-ভারত বাদি কদেশীও শিল্পপ্রদর্শনীর সঙ্গে সংশিষ্ট আট গ্যালারির সংগঠনে তার নির্দেশ বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়েছে। উক্ত আট গ্যালারির সম্পাদক শ্রীবিনায়ক্ষের সঙ্গে সমাক ও শিল্পক্ষা বিষয়ে দেবীপ্রসাদের যে ক্রোপক্ষন হয় তার মর্শ্বাল্পবাদ বিষয়ে প্রতীপ্রসাদের যে ক্রোপক্ষন হয় তার মর্শ্বাল্পবাদ বিষয়ে প্রদন্ত হ'ল:

শ্রীবিনায়কম—আপনার মতে সমাক্ষের সহিত আর্টের সম্পর্ক কি এবং সমাক্ষে আর্টের স্থান কোথায় ?

রাষ্টে ব্রী — সমাজ হচ্ছে কভকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি।

এখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে সমাজের প্রতি তার

দারিত্ব প্রতিপালন করে তারই উপর এর স্থাও বাভাবিক

বিকাশ নির্ভর করে। এই বিষয়টির সঙ্গে যে ব্ল প্রপ্রটি জড়িত

সেটি হচ্ছে জীবনের প্রতি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী। সেজতে

সমাজের প্রত্যেকটি লোকের মানসিক গড়ন এমন হওরা উচিত

খেন স্পরের দৃষ্টিগ্রাছ রূপের সংস্পর্শে তার হৃদরে সাড়া জাগে

এবং মনে স্ক্রা জহুভূতি ও ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। কিভ

ছংশের বিষর আমাদের ইক্রিরগুলি এই দিক দিরে একেবারে

জড়তাগ্রন্ত, তাদের সেই স্ক্রা সংবেদনশীলতা নেই। সম্ভবতঃ

শির্কলার ক্রাসল স্ল্য নিরপণে আমাদের ভ্রান্ত বিচার
বৃত্তিই একতে দারী।

বিনায়ক্ষ—আপনার কথা আমি বতটুকু বুবতে পারলাম ভাতে মনে হয়, আপনি একধাই বলতে চাচ্ছেন যে, চিত্তে এবং ভারব্যে স্করের যে রূপট সুটে ওঠে তাকে উপলবি করবার কথে আমরা আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করি না। কিও আমাদের বোধশক্তি যদি এতই কভতাপ্রত্ত হয় তা হলে গাহিত্যে স্কর্মরের প্রকাশ আমাদের অথ্যাগকে এরপ উনীপিত করতে সক্ষম হয় কেমন করে। আধুনিক কালে সে অথ্যাগ তো আমাদের ক্রমবর্জমান বলেই মনে হচ্ছে। এর কি ব্যাখ্যা আপনি করেন ?

রায়চৌধুরী—বর্তমান প্রসঙ্গে সাহিত্যকে টেনে আনবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না। সে বাই হোক, আমি জার গলায়ই একথা বলছি যে, কেবল সাহিত্যই স্থলরের বহুবা-বিচিত্র প্রকাশের সর্বাহ্ণসম্পূর্ণ এবং একমাত্র মাধ্যম হতে পারে না, কেননা আর্টের অফাল্প শাধার লায় এরও নিজ্প একটা নির্দিপ্ত গঙী আছে। চিত্রকলায় এবং ভারুর্ঘ্যে রং এবং রূপকে যেমনভাবে ফুটিরে ভোলা যায় সাহিত্যে কংনও তেমনটি সপ্তব হয় না। কথার সাহায্যে ছবি আক্রার অর্থাং সাহিত্যে বর্ণনার ছারা রং ও রূপকে প্রতিক্ষণিত কর্বার যে চেপ্তা করা হয় তা ইক্রিয়প্রত্যক্ষ স্থলাই আক্রার ধারণ করে না, কল্পনা-প্রাক্ষই থেকে যায়।

মনে ভাবাবেশ সঞ্চারের প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই যে, আর্টের এক রূপ আর এক রূপের সঞ্চে অধাকিভাবে বিৰুড়িত। পাৰ্থ কাটা হ'ল প্ৰকাশের বাহনের মধ্যে। চিত্ৰ-কলা ও ভাকর্ষা সাহিতোর মত মুখর নয়, তার ভাষা হ'ল মুকের ভাষা এবং তাদের প্রকাশরীতি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বলে তাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্বীর্ণ। অন্ত দিকে নির্মন্তর ব্যবহারের দক্ষন সাহিত্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যাপকতর বলে তার রসগ্রাহী এবং বোদার সংখ্যাও অধিক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ভাবের ও চিন্তার আদানপ্রদানের জন্ত সাহিত্য হচ্ছে একটি অপরিহার্য্য মাধ্যম-স্বরূপ। সেইকরেই সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্ণ খনিষ্ঠতর। কিন্তু কঠোর বান্তব ছঃগকে দূরে সরিয়ে রাখবার ক্রচে শিল্পীর তুলি এবং ভাস্করের ছেনিতে রূপায়িত স্থন্দর মৃত্তি থেকে আনন্দোপ-ভোগের প্রয়োজনীয়তা সহজে আমরা যদি সচেতন হই তা হলে আমরা দেশব যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভরেরই, কল্যাণসাধনে ভান্ধর্য ও চিত্রকলা সাহিত্যের চেম্বে কোন অংশেই ন্যুন নয়।

বিনায়কম—একণাটা আমার কানতে ইচ্ছা হয় বে, আমা-দের সমাকে শিল্প-সচেতনতা বিকাশের প্রকৃষ্ট পথা কি ?

রারচৌধুরী—আমার মনে হয় খনির্চ এবং প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ই একমাত্র কার্য্যকরী পদ্ম। ভাই হচ্ছে দম:কে শিল্প-সচেতনতা বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহারক।

বিনায়ক্ম--কেমন করে ?

রারচৌধুরী—প্রত্যক সংস্পর্ণের করে আবাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে কনসাধারণের মধ্যে সেই কৌতুহ্নকে जानित्त रहाना मा छात्रत्व मनत्क हित्न नित्त वार् जामात्रत উদিট্রের অভিযুগে। সেই কাগ্রত কৌতৃহলবণতঃ কালজ্ঞান তারা এমন অভিক্রতা অর্জন করবে বার দক্তন তারা শিল্পকার वास्त्राण विकास हत्व ना अवर हकूत विकार-छर्लामक हिक-দার বাছবন্তর পিছনে পুকারিত গোপন গহুরের শুক্তা সমুদ্ধে সচেতন হরে উঠবে। বাছ রূপ কথাটা আমি বিশেষ বিবেচনা-পর্মকই ব্যবহার করছি। কেননা এর মধ্যে এমন একটা সন্তা চটক আছে যা শিল্পকলার মর্শ্বকোবে সঞ্চিত মধু আহরণের পরিপখী। বাহ্নিক চটক যে রস-সন্ধানীর মন ভোলার, শিল-কলার অন্তর্লোকে ভাব-ব্যঞ্জনার সঞ্চয়-ভাণ্ডারে তার প্রবেশ-পৰ অবক্ৰম। সাধারণ অৰ্থে বাজ ৰূপ বলতে বোৰায় বিষয়-रइ, তার প্রতি বাকে একটা ভাবপ্রবৰতামূলক আকর্ষণ। কিন্ত খার্টের ক্ষেত্রে বিষয়বস্ত তো বহিরদ মাত্র—এহ বাহু, ভুগু তাই मिटब चाट्टेंब बुना बाठारे दब ना. चाट्टेंब चामन बुना निक्रिणिङ হয় বিষয়বন্ধ কি ভাবে প্রকাশিত হ'ল তাই বিচার করে--সেই ৰত আটের ৰগতে বিষয়বন্ধর চেরে প্রকাশভঙ্গীর গুরুত্ব ঢের বেৰী ৷ এখন এই দিক দিয়ে আমরা কটলতার সন্মুখন হয়েছি অর্থাৎ বিলেষণ করে শিল্পকলার নিগুচ তাংপর্যা উপলব্ধি করবার প্রয়াস পাচ্ছি। এই মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা चित्रकनात तम উপनिक्त कता देवर्ग ও সময়সাপেक। এটা चूर সহৰসাধাও নয়। আপাতত: এ প্ৰসঙ্গ নিয়ে আলোচনা অনাবপ্রক।

বিনারকম—তা হলে আপনি কি বলতে চান যে, জন-সাধারণের কলে উপযুক্ত স্থোগের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তারা শিল্পকলার রসোপলনিজনিত প্রকৃত আনন্দ উপডোগ করতে সক্ষম হবে না ?

রায়চৌধুরী—বেখানে নির্কিকার ঔদাসীভ বিভয়ান সেবানে আর্টের নিগুঢ় তাংপর্য্যের উপলবিজ্ঞনিত স্থায়ী আনন্দ-লাভ সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের সাবারণ মাছ্যের দৈনন্দিন জীবন্যাত্রার অভিরিক্ত অন্ত কিছু ভাববার অবকাশ নেই। এটার ব্যবস্থা সে বেমন তেমন ভাবেই হোক করে নেয়।

দৃষ্টান্ত-বন্ধশ বরা যাক একজন কেরানীর কথা। তার আছে আশিস। আর তার জীবনের মুখ্য কাজ হ'ল নির্মিত তাবে সেখানে হাজিরা দেওয়া। সেই পবিত্র পীঠহানে উপহিত হওয়ার করে তাকে বরতে হয় প্রথম 'বাস', সেখানে গিয়ে গভীর নির্চা সহকারে রত হতে হয় তাকে নির্থাপ্তের পূলার, কায়ণে-অকারীণে খন খন প্রণতি জানাতে হয় আপিলের বড়-বাবুকে। ছুর্তাগ্যক্রমে পরমতীর্ধ চাকরিছানে হাজিরা দিতে যদি তার ছ'এক মিনিট দেরি হ'ল তো বছবারু নামধের সেই উদার বরদেশতাটির নিকট তার কর্তব্য-সচেতনতা প্রমাণের ক্ষক আ্রোজন এবং আয়া প্রদর্শন সব্ধিক্তই ব্যব্ধ হয়ে বায়।

বোল আনা প্রকাষ্টিক ইচ্ছা থাকা সংস্তেও, বে বানটি সেই
পবিত্রতম মুহুর্তের মধ্যে তাকে বড়বাবু অবিষ্ঠিত বর্গরাক্ষ্যে
পৌছে দেবে সেটকে সে প্রারই 'মিস' করে। কলে বণাছানে
পৌছতে তার বিলম্ব হয়—কম্পিত বক্ষে সে আপিস-কক্ষে
প্রবেশ করে। সময় নষ্ট করার ক্ষম্ব তাকে ক্ষবাবদিছি ক্ষতে
হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সে যে একান্ত নিরুপায় সে কথা কে
শোনে! এই অপরাধের শান্তিবরূপ আপিসের নিরুমান্থ্রবিত্তা
মেনে চলবার করে তার উপর আদেশ কারী করা হয়। সে
নত মতকে সেই আদেশ গ্রহণ করে এবং যে বেতনের করে সে
নিক্ষের দেহমনকে বিক্রী করেছে তা উপার্কন করবার করে
একেবারে মরীয়া হয়ে থাটতে থাকে। কর্ম্মান্ত দিনের
শোবে সে বাড়ী কিরে যায়—বেন একটি ভার জীর্ণ মন্থ্যু দেই—
বারী যন্ত্রবিশেষ।

দেখানে আবার শ্বক হয় সংসারের করণীয় কাৰ, কিন্তু তাতেও কোনো বত: ক্তিতা নেই বলে সেগুলোও হয় প্রাণ্হীন, নেহাতই দারসারা গোছের। এক সময় সে ছিল তার
প্রিয়তমা পত্নী এবং গৃহের প্রতি একান্ত অন্থরক, কিন্তু প্রতিকৃতি
অন্তের সঙ্গে অবিপ্রান্ত সংগ্রাম এবং কুত্রিমতাপূর্ণ কর্মকীবনের
চাপে অতীতের সেই প্রেমের হয়েছে সমাধি-রচনা। যাই
হোক, রঙ্গমঞ্চ পেশাদার অভিনেতা যেমন যে ভূমিকার
অভিনয় করে সেটা যে তার আগল বরূপ নয়, বারকরী
ব্যক্তিশ্বাত সেকথা ভূলে যায়, উক্ত মসীলীবীটির অবস্থাও হয়
তদপ্রপ অর্থাৎ লীবিকা অর্জনের কল যে কৃত্রিম লীবদ তাকে
বাপন করতে হয় সেটা যে তার আগল সন্তা নয়, কেকথা সে
বিশ্বত হয় এবং এই ক্লুত্রিম লীবনই তার কাছে একান্ত ভাবে
সত্য হয়ে ওঠে, কলে তার প্রকৃত ব্যক্তিসন্তা বিনষ্ট হয়ে কায়।

তখন তার শীবননাট্যের পট পরিবর্ত্তন হয়ে অবতারণা তর নতন দক্তের। প্রিরতমা পত্নীকে প্রণয়-বচনে পরিভগ্ন করার পরিবর্ত্তে সে তাকে দের অভিশাপ। একপাল অবাঞ্চিত कारणायात काम काम वामी जारकरे नामी करते. कीवांमत এই নিরানন্দ এক খেরেমির জন্ত সে তারই উপর করে দোষা-রোপ। আর এটা তো জানা কথা যে নিজের দোষফ্রাট অপুর্ণত ইত্যাদির বস্তু অপরকে দারী করে মাতৃষ লাভ করে পর্ম সাতনা। যাই হোক, বামী কৰ্ত্তক ডং সিভা বেচারী ত্রী কিছ পতিদেবতাকে সম্ভষ্ট করবার ছাত্তে এই সমন্ত প্রশন্তিবাকা নীরবে হৰম করে। রাজি কেটে বার ছঃবপ্লের বোরে, আর পরদিন থেকে হুরু হয় সেই একই ব্যাপারের পুনরায়ন্তি। যে কাহিনী বর্ণনা করলাম সেট হচ্ছে সমাকের এমন এক জনের শীবনের বাত্তব ও সত্য চিত্র, জানশের সন্ধান করবার অবকাশ তো দুরের কথা, জানন্দের জড়িছেই খার জাই নেই। আনন্দ হচ্ছে তার নিকট নিবিশ্ব বল্ল' এখন ইটি ্হিসাৰ সংগ্ৰহ করতে তুকু করা যায় তা ছলে দেখা বাইব যে সমাজের আরও বহু ব্যক্তি আইরণ তাবে নিরানক্ষর পতাছ-পতিকতার অনুবর্তন করে চলেছে। দৃষ্টাত-বরণ বে কেরাইটির কথা বলা হ'ল তার সঙ্গে তাদের অরই পার্থক্য আছে, অনেক ক্ষেত্রে আবার কিছুমাত্র পার্থক্যও নেই।

विनायकम-किस...

নানচৌধুনী—ধনা করে আমাকে বক্তব্যটা শেষ করতে বিন—আমি কি বলছিলান গ

বিশারকম—বলছিলেন লোকের আনন্দের প্রতি বিশাস লোপের কথা।

মানচৌধুনী—হাঁ। একদা পৌজনিক বর্ণের প্রতি বিখাস আমাদের দেশের শিল্প-কলার বিকাশের পথে বিশেষতাবে সহারক হরেছিল। বরং একথাই আমি বলব বে, বর্ণবিখাসই সেই শিল্পকলা-স্ক্রীর বুল প্রেরণা ক্সিরেছিল বার পেছনে হিল অনগণের সমর্থন। দেবনন্ধিরের সহিত ভক্তের সম্পর্ক হাপনের উচ্চেন্ত বিশিও ছিল ভির প্রকার তথাপি মন্দিরের অবিভিতা স্থারের প্রচিও প্রভাব দর্শকের মনেও স্কারিত হ'ত। এবনিভাবে উপাভ দেবতার নিরন্তর সারিধ্যের দক্ষন ভক্তের হালর-মনে বে হাপ পভ্ত ভা বভাবতই হরে গাঁভাত প্রকোরে বছর্ল। দেবতা অনাক্যে তার হালরের শৃত্ত ভাঙার পূর্ণ করে দিতেন। প্রহীতা আনতেও পারত না ক্ষেন করে স্থার ভার অভরের বিখানের ক্ষেত্র এসে আসন প্রতেছন।

বিদারকম—আছা ছবির গভীর রসোপদ্ধি হয় কেমন করে ? এ সক্ষে আপনার মত কি ?

নাৰচৌধুরী-এটা নির্ভন করে কৌতূহল কিভাবে ভাত্রভ र'न जात रुवित तृत तर्छ-नदानी कि नर्वास ज्यानत रूट नादत छात्र छेनतः। किन्दु अध्यादे अछ छन्नासूनदात्वतः कि मतकातः। चामि चार्त्रहे रत्नहि (व. चार्याज्ञः चामारमञ्ज अ निरन्न माया বাৰাৰো অনাবঞ্চ । মোদা কথা হচ্ছে এই যে, এখন আমরা **চাই गেই পরিবেশের স্ঠি করতে বা কনসাবারণকে দেবে** আনন্দ। গোড়ার আমরা কেন গুরু তাই নিরে পরিভৃপ্ত থাক্তব मा! कारमा उत्तर बाज यनि जामारनत तमनात पृथि विश्वान করে তা হলে সকল সমর আমরা বে সকল মশলা সংযোগে এবং বে প্রাক্প্রণালীতে সেই বাছ প্রস্তুত হয়েছে তা আবিভার করবার কভে পাচকের পেছনে বাওরা করি ন। আর্টের মাধ্যৰে আনন্দ উপভোগের খাছ্যকর অন্তৃত্ব পরিবেশের স্ক विष कत्राच नक्त्र हरे छ। हरनरे चामता अरे मरन करत আত্মপ্রদাদ লাভ করব বে, বাছবড়ে নির্ব বাভবের প্রতি-ক্ষিয়ার হাত বেকে রক্ষা করবার করে আমরা ব্যাসাধ্য करवि--वांविकरे जामबा क्रमगाबाबरवब रमवाब मानरक (शर्राहि । , जाञ्चन जावदा अपन जाई-ग्रामादि हाभन कृषि वा শতীতের মনিরের ব্যার ধর্শকের মনে সুন্দরের প্রতি অনু-तांगरक केवीविक करत कुमरक मक्त्र वरव---कडीरक विवत

ৰালা ৰে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত বৰ্তমানে তাই সাধিত হবে আৰ্ট-গ্যালারি বারা।

বিনারক্স—আপনার বক্তব্য আমি ঠিক অছ্বাবন করতে পারছি না। আপনি কি বলতে চান বে, আর্ট-গ্যালারিখলো এক্র করবে মন্দিরের ছান।

बाबकोयुबी---चुन्दबब मन्दि ।

বিনায়ক্স—আহ্হা, আপনি কি একথা মনে করেন না বে, কোনো শিলীয় কাল ভাল করে ব্রতে হলে ভার ব্যক্তিছের সহিতও পরিচিত হওরা প্রয়োজন ?

রারচৌধুরী--শিল হচ্ছে শিলীর চিম্বার প্রতিফলন। স্বতরাং কেমন করে তাঁর ব্যক্তিসভাকে বাদ দেওরা বেতে পারে ? কিছ এটা কি আপনি ভেবে দেখেছেন বে, এতে অপরের সমরের উপর কিরুপ অভ্যাচার করা হবে। এ ধরণের কৌভূহন নিবৃত্ত করবার শতে কর্মন ভাদের শক্তি ও সমর ব্যব্ন করতে পারে। কারো কারো বাহু আহুতি দেখে মনে হর লোকট **অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির** । কি**ত্ব**্যতার অভ্যরের কোমল রডি-গুলির সন্ধান পেতে হলে বেমন চাই সহাত্ত্তিপূর্ণ মনোভাব তেমনি আবক্তক বৈৰ্ব্য। গতিশীল ভগতে আমাদের বাস। সবকিছু চলছে এক পূর্বব্যবন্থিত পরিকল্পনা অমুবারী। এমতাবস্থার কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের উপর দৃষ্টপাতমাত্তেই আমাদের ফ্রুত সিদান্তে উপনীত হতে হয় এবং তাই হচ্ছে চরম। আপনি যে দিকটার প্রতি ইঞ্চিত করছেন সেট হচ্ছে আর্টের তম্ব এবং সৌন্দর্ব্য বিশ্লেষণ সধকে লোকের মনে কৌভূহল ভাগানোর প্রশ্ন, কিছ ভাগাততঃ ভার প্রয়োভন আমাদের শেই।

বিনারকম---রং এবং রূপের আসল মূল্য আপনি কিডাবে বিশ্লেষণ করেম এবং এগুলির মনস্তাত্তিক প্রতিক্রিরাই বা কি ?

রাষ্টোধ্রী—যাবতীর বৃল্যই পরস্পরের উপর নির্ভরশ্বীল,
স্তরাং আপেন্দিক। রং এবং রূপের বেলারও তাই। ছবিতে
অবাহিত ছারার সংস্পর্শে এলে অববা নিজের পারিপার্থিকের
সহিত সৌসামঞ্জ ছাপন করতে না পারলে রং আর্থনাদ
করে উঠতে পারে। রূপসমূহ গড়ে ওঠে স্থমিত রেখার
বিন্যানে এবং মাআজানের সহায়তার। সলীতে বিবাদী
স্বর বেমন রাগরাসিনীর মার্ব্য নাই করে তেমনি রঙের প্ররোগ
আর রেখার বিন্যাস মধামধভাবে না ছলে ছবির রস
স্পাহর।

বলি আমরা কারও মনের উপর ভাল মন্দ উভর প্রকার শিল্পকলার প্রতিক্রিরা দেববার প্রত্যাশা করি তা হলেঁ সর্বাবে আর বৃড, বালসিক গড়ন এবং রসোপলবির ক্রতা কিরপ ভাই বিচার করে কেবতে হবে। বলি তার সংবেদনবীল ইক্রিরওলি নির্দ্ধীন বা চেতনাহীন হবে বার্কে তা হলে আমাদের সকল প্রত্যাশাই ব্যব্ধ হবে বাবে। ক্রেনা ভা হলে ভাল বা মল কোন বকৰ ছবিই তার মনে কোন প্রতিক্রিরার স্ট করতে পারবে না। নানা কারণে আমাবের সংবেদনীল ইলিরগুলি চেতনাছীন হরে গেছে—এখন আমানের প্ররোজন হছে তার চিকিৎসা আর এর ওর্ব হছে অন্তরের সহার্ভুতি। অনাহুত তাবে রুণা প্রকাশ বারা বা উৎসাহের আতিশব্যে কেতাহুরগু প্রচার বারা এর প্রতিকার হবে না। এর বারা বৃল রোগের প্রতিবিধান অরই হর, কেননা এ বরণের প্রচারবৃদক আলোলকের অন্তর্নিহিত আসল উদ্বেশ্ব হুছে প্রথমে নিজেকে ভাহির করে আত্মপ্রাদ লাতের উপার সহান। এতাবে অনেক তথাক্ষিত শিল্প-সমালোচকের স্বম্বত প্রতিচার প্ররাস বহু ক্রে আসল উদ্বেশ্বক আছর করে ক্রেনা

বিনারকন—আর্ট কি নাছবের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে ?

রারচৌধুরী—চরিত্রের আদর্শ পারিণার্থিক অবস্থা ও দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন। স্থভরাং চরিত্র কথাটির সংজ্ঞা আরও সুনিষ্ঠিই হওয়া আবশ্বক।

বিনায়কম-প্রচলিত বিশাস এই যে, আর্টের অন্থশীলন নৈতিক বোধ বিনষ্ট করে।

রারচৌধুরী—নীতিসমূহ হচ্ছে মাস্থ্যের প্ররোজনে তৈরি কতকগুলো আদর্শ—মাস্থ্য তাদের প্রবর্তন করেছে সমাজদুখলা রক্ষার উদ্দেশ্তে। নৈতিক বিধানগুলো বেন প্রহরীবরূপ,
এবং যথনই কেউ সামাজিক অস্থাসনকে অগ্রাহ্য করে তথনই
তার বিবেককে পীড়ন করবার জন্ত সেগুলি সর্বনা সজাগ
থাকে—আর অস্থাসন মানেই তো বিনা প্রশ্নে কোন বিধান
বা মতবাদকে মেনে নেওরা।

আর্টেরও নিজৰ রক্ষক আছে, কিন্তু আর্টিটের নীতিবর্দ্ধ সীমাবর তার অপান্ত অন্তরের তাবকরনার প্রকাশের আন্তরিকতার মধ্যে। তার স্ক্রী ঘটনাচক্ষে প্রচলিত নৈতিক আন্তর্শকে সমর্থন করতেও বা পারে। কিন্তু বদি তা নাই করে তাতে আর্টিটের কিন্তু বার আাসে না, সেটা প্রচলিত ছর্মান নৈতিক বিধানেরই ছর্ভাগ্য বলতে হবে।

বিনারকম---জার্টের ক্ষেত্রে বৌন প্রবৃত্তির স্থান কোবার তা জানতে জামার ইচ্ছা হয়।

রারচৌধুরী—বৌদ প্রয়ন্তিই হচ্ছে যুল প্রেরণা বা শিলীকে স্থানকার্ব্যে প্রয়ন্ত করে। এটা হচ্ছে মহান্ লক্ষ্যে পৌহবার মহং পছা। একেবারে আদিন যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যান্ত বিভিন্ন দেশের বর্ত্মান-পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যার বে, বৌদ প্রয়ন্তি বর্ণের ক্ষেত্রেও একটা বিশিষ্ট ছবিকা প্রহণ করেছে। চিজে, সাহিত্যে এবং ভাষর্ব্যে এর সাক্ষ্য নেলে। অবর কবি কালিকাস ভার মহাকাব্য তুমার-সভবে মহাবোদী শিবের ব্যানে বিশ্ব উৎপাদন করাতেও বিধা করেন নি। পার্কতীর বর্ণনা পছলে মনে হর এ বেন নিপুণ আছরের গঠিত অনবত বৃত্তি—সেই বৃত্তির গুছু বক্ত রেণান্ডলি বেন চোবের সামনে বৃত্ত হরে ওঠে। অভতা শুহাই প্রভু বৃত্তের তপভার বিদ্ধ-স্কৃতির চিত্র আমাদের চোবের সামনে সেই একই দৃশ্ত উদ্যাহিত করে। শ্রেষ্ঠ ভাকরগণ মন্দিরাদির কঠিন পারাণ্ধাচীরে মাহ্বের আদিম হালরাবেগসবৃহকে ভিন ভাইরেনসমের রূপারিত করেছেন এবং বৃত্তিগুলোকে তারা একেবারে বেন্দ্র লীবন্ত করে গড়েছেন। গঠনকৌশলে ভালের এমনি বান্তব বলে মনে হর বে, দর্শকের মনে এগুলোকে হাত দিরে আর্শ করবার আকাজ্যা জাগে—এ সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন নীতিবাদ্বিশদের বিক্রম্ব সমালোচনা এবং বৃত্তিগুর্ককে ব্যর্থ করে দিরে আজ্পু বেন্দ্র আছে।

ব্যষ্টি এবং সমাজ উভরের পক্ষেই যৌন প্রবৃত্তির জপব্যবহার জনিষ্টকর হতে পারে, কিন্তু এর উপযুক্ত ব্যবহার পৌরুব ও পঞ্জিমন্তার প্রকাশ হাজা জার কিছু মর, জার এটা বার জাহে সে ভাগ্যবাম ব্যক্তি।

বিনায়কম—কোনো কোনো মহলে এ বারণা প্রচলিত বে, আর্টের অফুশীলন বিলাস মাত্র।

রারচৌধুনী—যদি তাই হর তা হলে শ্রেষ্ঠ কবিদের দেখা সমুদর বই পৃতিরে কেলে ছেলেদের আর্টের চর্চার হাত থেকে নিছতি দেওরার ব্যবহা করা হর না কেন ? বিভিন্ন শিল্প-কলার যা উদ্দেষ্ঠ, কবিতারও তাই—অর্থাৎ দেওলোর মত কবিতাও আমাদের তথু আনলই দের—আমাদের কোনো ব্যবহারিক প্ররোজনে আসে না। আজকের দিনে আমাদের খাতাতাব নিদারুণ বলে আমরা আকুলভাবে আর্তনাদ হরু করেছি এবং নিজেদের দারিদ্রোর কথাও তারবরে ঘোষণা করছি। এর উপর অকারণে আমরা কি আর এক শ্রেষ্টর দৈতকে বরণ করে নেব আর মনকে রাথব উপবাসী। আর্ট হচ্ছে মনের খোরাক এবং এর সঞ্জীবনী শক্তি শ্রেষ্টতর কর্ষ্মে এবং উর্ভ্রন্তর জীবন্যাপনে মাছ্যকে প্রবৃদ্ধ করে।

দেবীপ্রসাদ বছরুবী প্রতিভা নিরে ক্ষমেছেন। তিনি একাবারে দার্শনিক, তাকর, চিত্রকর এবং লেবক। তাঁর ব্যক্তিত্বের
মধ্যে বে তিনটি প্রবান বৈশিষ্ট্য ক্ষমনেক অভিভূত করে
সেগুলি হচ্ছে শক্তি, সৌন্দর্যাকুতি এবং সংবেদনশীলতা
বা দরদ। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যেও এগুলির প্রকাশ
সক্ষীর। বাত্তবিকই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং প্রেষ্ঠ
ভাকর।

<sup>•</sup> नाजाष्म चन्नुष्ठेष्ठ निर्मिन-कांत्रष्ठ थानि चरन्यै अवर नित्रश्रवन्त्रीत (১৯৪৯-৫०) Souvenir चरनचर् ।

#### अको वनमग्र ताग्र

নদীর বারে একটা ছিপ হাতে করে বসে আছে বারু। শালমহরার বনের বারে ছোট পাহাড়ে নদী। তার এক দিক
বেঁসে একটা স্রোতের বারা। তারই মধ্যে এক কোলে
জলটা একটু গভীর। ভোরে উঠে বারু ছিপ নিরে এসে
বরেছে সেই জলের বারে, আর একটা কাঁচা পেরারায় একটু
একটু করে ক্ষেড় দিয়ে জনির্বচনীয় রস সজোগ করছে।
চৌধ হুটো কিন্তু কাংনার উপরে একেবারে আঁটা। ছোট
একটা মাছও এর মধ্যে বরা পড়েছে, মনটা তাই বুলী আছে.।
চর্ববের কাঁকে কাঁকে বিভবিড় করে বকছে— আফ্রক না আজ
উল্বান, তারপর কালকের শোধ তুলে নেব। আমার মাছ
ছুঁতে এলে দেব এক পট্কান জলের মধ্যে, ছুঁ:। হৈ:—যাঃ
মাছটা পালিয়ে গেল। কে ঢিল মারলে রে! পিছন কিরে
দেবে উল্বান্ আর একটা ছিপ হাতে প্রায় কাছে এসে
পড়েছে।

- ---তবে রে, ঢিল মারলি কেন ? মাছটা আমার পালিরে ্রোল ! দীড়া দেখাছিছ।
- তুই আমার জারগায় কেন বসবি ? দে আমার মাছের ভাগ দে।
- দিছি দাঁড়া। বলেই বারু ছিপ নিয়ে উপ্ধান্কে তেড়ে গেল। সাঁই সাঁই, পট্পট্ ছিপ দিয়ে পেটাপিটি চলল ধানিকক্ল। বারুর কপালটা কেটে রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে; উপ্ধানেরও ঠোঁট আর ভ্রু কেটে গেছে। ছ'কনেরই মুধ দেখাছে ঠিক বটতলার সিঁছ্রমাধা কালো পাধরের ডেলার মত।

হঠাও উল্থান্ দৌছে গিরে এক লাখিতে বারুর মাছের থালুইটা কলে কেলে দিলে; আর বারু ছুটে এসে এক থাকার উল্থান্কে একেবারে নদীর মধ্যে কেলে দিরে বললে, যা, এরন ছুব দিরে দিরে মাছ ধর গিরে। এই বলে, উল্থান্ ওঠবার আগেই ছুটে বাড়ী পালিরে গেল। এই গেল সকালে।

সেই দিনই দেখা গেল ছপুর বেলা বনের মধ্যে একটা ছরিজকী গাছের গারে ঠেল দিরে, পা ছড়িরে বসে, বুনো কুল খাছে ছ'লনে। সকালবেলার খণ্ডর্ছে ভেডেচ্রে ছিপ ছটোর আর কিছু ছিল না। ছিপ কাটতে এসেছে তাই ছ'লনে ছপুর বেলা এই কললে।

বালু আর উল্থান্ একই গাঁরে পাশাপাশি পাছার থাকে। হেলেবেলা থেকেই একদও ই'কনের ছ'কনকে না হ'লে চলে না, আবার উভরের মধ্যে রেবারেষিও ছর্পাঞ্চ। ধেলাতেই বল, কি পালপার্থণে ভীরবর্ণা চালানোতেই বল, কিংবা শিকারে কি গাছ বাওরার, যাতেই বল, ছ'লনের মধ্যে একটা রেবারেষি না ছলে. কারোরই ভৃতি হয় না। কেমন করে একজন আর একজনকে একেবারে বারেল করে ছাড়বে এই ছিল তাদের দিন রাতের চিস্তা। এ শুধ্ রেবারেষি বা প্রভিদ্বিতা নর, এ যেন জ্বান্তরের শত্রুতা।

বয়স যথন তাদের সবে সতেরো কি আঠারো, তথন নাথু সর্লারের মেরে বুমরিকে নিয়ে ছ'লনের মথ্যে একদিন খুব বগড়া হয়ে গেল। তাতে উল্থান নির্বিকার চিতে বায়ুর বুকে বর্ণার ফলক বসিয়ে দিলে ইকি তিনেক; আর উল্থানের তেলমাথানো চেরা সিঁথি বরায়র হেঁশোর কোণ বসিয়ে দিলে বায়ুইকি গাঁচেকু বেশ পরিণাট করে। ফলে ছ'লনকেই মাস ছই শহরের হাসপাতালে গিয়ে বন্দী হয়ে থাকতে হ'ল। আর কেউ কাউকেই খুন করতে পারে নিবলে অতি অপদার্থ জ্ঞানে বুমরি খেলায় ছ'লনকেই ত্যাগ করলে। হাং । এ ছটো আবার ময়দ।

এদিকে হাসপাতালে শুরে ছ'কনে অরের খোরে অনবরত প্রলাপ বকছে। তাতে তিনটে কথা স্পষ্ট বোঝা গেছে। এক—বে, ঝুমরী এই বগড়ার ঠিক লক্ষ্য নয়—উপলক্ষ্য, মানে, একটা বলবার মত অঙ্কাত চাই ত—ব্নোধ্নিটাই আসল লক্ষ্য। ছই—বে, মোক্ষম বা মারতে পারে নি বলে ছ'জনেরই আপসোসের আর অন্ত নেই, এবং তিন—বে, তবিয়তে ধুন করার হ্যোগ পাবার ক্তে লড়াইরের দেবতা বোলার কাছে একে অন্তের প্রাণ তিক্ষা চার। কেননা শক্রই যদি মারা গেল তবে বেঁচে থেকে আর স্থাকি ক্

বোলা বোৰ করি তাঁর হ্যোগ্য ভক্তদের প্রার্থনা পারে ঠেলতে পারলেন না। কেননা দেখা গেল যে হ্'লনেই ঠিক বেঁচে উঠল।

কিন্ত তাদের জীবনের যে ঘটনাটি বলার করে তাদের বাল্য এবং কৈশোরের এতথানি পরিচর দিতে হ'ল তার মত অন্তুত ঘটনা জীবনে কথনও শুনি নি। সেইটেই এথন জাপনাদের বলব।

গ্রামের মধ্যে সকলেই একথা জানত বে, হর বার না হর উল্বান্ একদিন প্রামের সর্বার হবে। কেননা ওবের ভূছি জার ও গাঁরে কেউ ছিল না। সেই সর্বার বাহাইরের বিন ব্যানের এক বুড়ো সর্বারের রত্যুতে। স্করু হ'ল হজনের মধ্যে

প্রতিষ্থিত। ব প্রতাশ পঞ্চান্ধে-বৃত্তোদের হাত করার মতলবে আর নিজের দলে লোক চামবার চেষ্টার অসাধ্যমাধন করছে। গ্রামের লোকও প্রার সমান তাপে কেউ এর দলে কেউ ওর মলে, তিতেছে। বীতংস চিংকারে ঢাকটোলা পিটারে এক দল- অর্ত্ত দলের পরাক্ষর এবং বদলের ক্ষরবার্তা বোষণা করছে। তলে তলে গোপনে চলেছে, একের অপরের আরোক্ষন পশু ক্রায় চেষ্টা, আর সর্বনাশ করার কিকির-কন্দী। এমন সমর হঠাং দেখা গেল যে পক্ষপাতী পঞ্চারেং উল্থান্কেই সর্দার বলে চোলশহরং করে প্রচার করে দিলে। রাগে বান্ন র মাথার গেল বুন চড়ে। কাউকে কিছু না বলে সভা ছেডে উঠে সে বরে গিরে চুকল।

ষরে বসে বসে শুনতে পাছে বালু উপ্থানের দলের হৰার। কাড়া নাকাড়া ভূগির আওরাক আগছে কানে— ভূগ ভূড়গ ভূগ, ভূগ ভূড়গ ভূগ যেন তার মাধার চাপা হাঁড়িটার মধ্যে রক্ত টগ্বগ্ করে ক্টছে তারই শক। হাকার রক্ষের শক উৎসবের। ন্তন স্দারকে নিয়ে গ্রাম উৎসবে নেতেছে। তাড়ি উড্ছে ভাঁড়ের পর ভাঁড়। মাদল বাক্ছে—ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি

দেয়াল থেকে বছকট। নামিরে বাঁ হাতটা গলিরে কাঁবে বুলিয়ে নিলে। তারপর এক মনে তীর বাছাই করতে লাগল। কটিন মুখের একটা পেলীও নড়ছে না, কেবল চোখের ভিতর দিয়ে বিলিক দিছে মনের আগুনের লহর। বিড বিড করে বলছে—একটার বেলী ছটো তীর না লাগে শরতানকে মারতে; নইলে মারার স্থাোগ আর জুটবে না কোন কালেই। তারপর কি ভেবে তীরবহুক রেখে টালিটা পেড়ে নিলে। তার ধার পরীক্ষা করে বললে, হাঁ, ঠিক আছে। এক কোণে একেবারে—পাকা ভালটির মত টুপ করে কাঁচা মাধাটা বড় থেকে খসে পড়বে—রক্ত ছুট্বে কিন্কি দিয়ে…ইর।

হঠাৎ কি একটা মতলব মাধার জাসতে বারুর কালো পাধরের মত মুখটা বেন একটা পৈলাচিক হাসিতে সজীব হরে উঠল। মনে মনে তারি পছল হরেছে কলীটা। দেরালের গারে টালিটা টাঙিরে রেখে বীরে ক্ষেত্র সে বাইরে বেরিরে গেল। ওলিকে তখন উল্থান্কে নিরে চলেছে নাচ গান জার হলোড়। মত হয়ে নাচছে উল্থান্, থোল মেজাজে, উত্তিরযৌবনা কুমরির পরিপুষ্ট দেহের দিকে হয়ে হয়ে, হলে হলে—কুমরির নাচের তালে তালে। সাপ খেলাছে বেন কুমরি—হেলিরে ছলিরে এগিরে যার, বরতে গেলে এডিরে পালার। মালল বাজছে, ডিভি ডিম্ ডিভিম্ ডিডিম্ ডেড্মের রেজে জল্মে জাণ্ডন।

. ব্যরি । ছই ছাতে আকাশ আঁকড়াতে আঁকড়াতে সে

ন্টরে পড়ল মাটতে। বেছঁশ উল্বান্কে সেদিন ব্যাব্রি

করে স্বাই তার ব্রে রেখে এল।

8

পরদিন সকালে চড়চড়ে রোদের বাব লেগে চোব থেকান
উপ্থান—এ কি ! নড়তে পারে না কেন ? সমন্ত দেহতী হেন
আড়েই, কাঠের মতন ! কি একটা অসহ অবস্থি আঠেপুঠেই
হাডে-মাসে যেন সেঁটে বরে আছে। কেগে দেবে দল মাইল
দ্বে, কিছু দিন আগে যে বাবের কাদটা পেতে এসেছিল
হ'লনে বিজ্নীর জহলে, তারই মধ্যে পাটাতনের সদে লভার
দড়ি দিরে জড়িরে জড়িরে আগাপাছতলা বাঁথা হরে পড়ে
আছে সে। ওঠবার বা নড়বার যো নেই। আড় কিরিবে
দেখে, সাক্ষাং শয়তানের প্রতিম্তি বার টা এক চোব মাইকে
হাসছে আর শরীর হুইরে বিজ্ঞা করে বলছে—গড় হই সর্বার
গোঃ, চল্ল্ম এবন। আবার এক দিন কিরে আসব তোর হাড়
ক'বানার প্রো দিতে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ লাং না
বামতেই চার না যেন আর হুলমনটার হাসি।

त्रारंगत कारि छेन्थान् आश्मर याकि विन हरे शास्त्र वाराण्य वांगरन । थत थत करत किंग छेठेन स्मितिस्मिति भारानत प्रे विवस केंग्न, वांग्न किंग हरें छन मा । या मिनित आश्मरन वसायकि करत निर्मीय हरत गर्छ तरेंग रंग निःगारकः।

ছপুরবেদার পাহাড়ে রোদে মুখের বুকের চামছা ধেদ পুড়ে যাছে। চোখের ভিতর শেরাকুলের কাঁটা কোঁটাছে যেন। তেপ্তার ছাতি কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে পড়বে মনে হচ্ছে। প্রতি লোমকুপে আগুনের শিশা।

রাগের চোটে গর্জাছে উল্থান্—বাঁচার পোরা বাখ।
মাথার খুলিটা রাগের দাপটে মদের বোতলের ছিপিটার বভ
দম্করে উড়ে যাবে বেন। জান ক্রমে তার লোপ পেরে
আসছে। ভগু মাথার মধ্যে লাটুর মত পাক থেরে কিরছে
একটা কথা—মরলে চলবে না, মরলে চলবে মা, মরলে চলবে
না। বার কে খুন না করে মরতে পারবে না সে; কিছুভেইলা।

সদ্যার দিকে আবার তার জান একটু একটু করে কিরে আসহে। বিদের চোটে পেটের মধ্যে নাড়িছুঁড়িওলো থান্চাচ্ছে চটকাচ্ছে চিবোচ্ছে বেন। আর একবার প্রাণপণ শক্তিতে সে বাবন ছিঁড়তে চেঙা করলে। সাধ্য কি ! বুনো মোবের মত তার দেহ, তেমনি বল তার পরীরে। বেলার সেবারুর সকে পালা দিরে কত মোটা মোটা হুরোর বিভিত্তে গারলে না। ক্লান্ড হরে বিবিরে পড়ে রইল চুপ করে। কুমান্তে চেঙা করতে সিরে কিছুতে মুন এল না। বুনরি আর উৎসব

আর শরভান বার হাঁর কথা ভাবতে ভাবতে কথন এক সরর সে শ্বনিরে পচেছে। প্রনিরে হণ্ণ দেখছে, নেন ব্রন্তির বদে বিরে হচ্ছে তার। চারদিকে মলালের আলো, নাগলের বাড; ইাডিরার গদে আকাশ বাতাস নাতাল হরে উঠেছে। এবন সমর প্রকাও একটা তার্কের মত বার টা হঠাৎ কোথা থেকে এসে বচের মত আসরে চুকে পড়ল—আর, ও কি! ব্রন্তিক শভিরে বরে কোলে তুলে নিলে। হাসছে ব্রন্তিব বিল বিল করে, বারুর কোলে চড়ে, ওর গলা অভিরে বরে। বেল তারি একটা কোত্রের ব্যাপার। রেগে উল্বান্ বারুকে প্রকরবে বলে লাকিরে উঠতে গেল। কিছু এ কি! কারা সব ওর হাত পা চেপে গলা উপে বরেছে, বুকের উপর চড়ে বসেছে।

আরে। দম বছ করে মারবে মাকি। প্রাণপণে ওদের হাত হাতাতে চেঙ্ঠা করছে সে—কিছুতেই পারহে মা। ওরা, হেঁশো দিরে হাতটা কাটছে করাতের মত করে। তুম ভেলে দেখে বে ঘুমের বোরে বস্তাবভিতে লভার ভার হাত কেটে গেছে—আর রক্ত পড়ছে বরবর করে।

নির্দীব হরে পড়ে আছে উল্থান। শরীর তার বিমিরে আসছে ক্রমে। একটানা একটা বি বির তাক—মাথার কোন্ একটা ক্রেমে একটা অরুত বছণা হচ্ছে মাথার। সমস্ত চৈতপ্তকে ছুনিরে দিছে। ছাত পা গা এনিরে আস্ছে। দেহ থেকে প্রাণটা আল্গা হরে গেছে বেম—আর বরে রাথতে পারছে না। এ কি ! সের বাবে মাকি শেষে? কিছুতেই নর, মরা তার হতে পারে না। বার বেঁচে থাকতে সে মরবে ? না—না —না মরতে পারবে মা সে।

এমনি চলল তিন দিন তিন রাত। চতুর্থ দিন ভোরের বেলা বোলা বোলা চোথ মেলে সে তাকাল। চারদিকে মনে হর বেদ হারা হারা কি সব হুরছে। ভরে তরে বাড়টা কেরাল নে। কে গুনার গুণ না, না, একটা হতার, ঐ বে আরো একটা। ওর মরার অপেকার ওং পেতে বসে আছে সব। মত ভোক হবে ওলের। ই-স! কিছুতেই মরবে না সে! মরতে পারবে মা। বারু বেঁচে থাকতে মর। হ-টঃ হাঃলু হতার হুটো লাক দিরে পিছিখে সিরে ছির হরে বসে।

সকাল হরে এল। বাড় বড়ই ব্যথা করছে। বাড়টাকে
অভনিকে কেরাতেই দেখে সারি সারি লাইন বেঁথে, লবা লবা
বাড় বেঁট করে উপাসক্ষওলীর ভলীতে নীরবে বলে আছে,
এক পাল শহুন। ঠক এমনিট সে দেখেছিল শহুরে,
সিকার বাঠে, কোল্ একটা পরবের দিনে। বলে আছে
ওরা অগাধ বৈর্থে, ওরই বর্ণের প্রতীক্ষার। স্তিট্ট বর্ষতে
হবে নাকি। এঁয়া। বার্টা দিখ্যি নিশ্চিতে বেঁতে বাড়ব্দি;

সর্বার হবে, ব্যারিকে - টঃ । কর্বন হতে বেবে না তা। মরবে না নে । মরা কিছুতেই চলবে না তার।

ছপুর রোদে মুখ আর বুকের চাবজা পুছে ভিডির চাবজার বভ হবে উঠেছে। গা বিন বনি করছে রোফুরে। অভ পাশে নাগাটা কেরাতেই এক বলক বনি হবে পেল—রক্ত বনি। তেতো । নাগার ভিভরে পান্চাককী কুরছে বেল—বরম্বরর্। লরীর বিনিয়ে আন লোগ পোরে আসছে। পান্চাককীর আওরাক ভান্তে বরর্ বরর্। বুনরির হাতের হাজের বালার কাঁসার চুড়িতে বুর্বুমি বাজছে—ঠুকু ঠুক্ বুর্ বুর্, বুর্ বুর্ ঠুক্ । নাগার গোঁলা ভালস্থ এক থোকা কল্কে কুল লোল গাছে তালে তালে বুনরির এলো বোঁলা বাঁবা ঘাড়ের উপরে এসে, ছুঁরে ছুঁরে বাছে ওর গাল। বুব হুরে কোবার বেল একটা রেলের বাদী বাজছে একটানা ক্রে—কু-উ-উ।

ŧ

আলাছ জনল। জনমন্ত্র আলে না এদিকে বড় একটা।
সেদিন দূর গাঁরের করেকজন লোক চলেছে, জনল ভেলে
সোজা পথে। কাঁদটার কাছাকাছি এসে সামনের লোকটা
ধর্কে দাঁভাল।

প্রথম—ওরে ভাই, একটা বাবের শাদ।

ছিতীর—জার দেব দেব ওচার মধ্যে একটা শ্রোর মেরে রেবে গেছে।

थ्यम-- हम, हम, अहारक त्वत्र करत पूछित्त बाहे !

চতুর — খাবি ত। আবার বাব মশাই তোকে না ধার।

সকলেই এগিরে বাঁচার কাছে এল। সামনের লোকটা টেচিরে উঠল—ওরে দ্রোর নর, ও একটা মাছ্য বটে রে।

তৃতীয়—এ আবার কি রে !

আর এককন কাঁদের কাঁকে মুখ রেখে বললে, মরা নর কিছক। ওর পেটট নভছে বে রে। জিরাভ মাত্র্য বটে। তথ্য সকলে মিলে বাঁধন কেটে উল্থান্কে কাঁথে করে নিরে চলল নিজেদের গাঁরে।

দিন পনের পরে ওলের যত্নে বেঁচে উঠন-উল্থান্। এবন সে একট্ একট্ করে জার পাচ্ছে—সকালবেলা ইড়ে বেকে বেরিবে বুজো-নছরাভলার এলে উর্ হরে রোভুরে বস্তে পারে। সারাদিন গাহের ছারার বলে বাকে জার ভাবে, কবে বে প্রো জার পাবে। সেদিন জার দেরি করবে না। একটা টালি নিবে বেরবে সে বারুর সলে ভেট করতে। চর্কে উঠবে বারুটা—ভাববে ভ্রুট বটে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

এমনি করে আরো পনের কৃছি দিন কেটে গেল। এক দিন রীতিমত তীর বছক, চাদি, বর্ণা, চাল নিরে নেকেওকে বেরিরে পড়ল উল্থান, নিজেনের গাঁরের পানে। দেহে স্কৃতি
আর বেন ধরে না। পথে চলেহে লে—বেন হাওরার উচ্চহ।

ৰুদ করার উপায়গুলো কিছ কিছুতেই ভার মৰে ধরছে ना-छीत ? होकि ? वर्गा ? माः, वरपटे निर्वृत्त वरल र्कक्र्य ना ভার কাৰে: ওর কোনটাভেই বেশীকণ বাঁচিরে রেবে রেবে (भव कवा बाब मा। जारांच जाव हालांच-हालांच इन् इन् করে আর ভাবতে। ভাবনার বেগে চলার বেগ বাছতে। হঠাং বৰ্কে হাঁভিয়ে পভন উল্বান্। একটা ভারি ক্বর ক্লী মাধার এসেছে। ভাবতে ভাবতে ভারি মলা লাগছে ওর। ও:--হো:-হো:-হো:-হো। এমন রগড় ভাদের গাঁরে কেউ কৰলো আর দেবে নি। বার কে সে বরে নিরে যাবে বিজনীর क्करन, निष्कत परनत लाक पिरत, চूति कविरत। राजारम একটা বড় মহুৱাগাছের ভালে পারে দড়ি বেঁবে ৰোলাবে তাকে। তারপর নীচে খেলে দেবে একটা আগুনের কুও। একটু একটু করে, বলসে বলসে, ক্যান্ত পুঞ্চে মরবে—স্থার ওর गा (बटक ठाँव गरम भरम चाखरम भक्रत---हँगा९-हँगा९, जात খলে খলে উঠবে। কানে শুনতে পাছে যেন সেই শব্দ, ছাঁাং, **एँ। ७: कि त्रशक्ट इत्त्र !** 

ভাৰতে ভাৰতে গাঁৱের কিনারার এসে পছেছে ও। মাদল বাজতে গাঁৱের উত্তর দিকে—বে দিকে মাট দের—ভুতু ভূষ্-ভূষ্ ভূড্য, ভূড় ভূষ্-ভূড্য ভূড়্য। কে আবার মরল। উমরু নিকর। বক্ত বুড়ো হরেছিল। পড়ে পড়ে গাল পাড়ত বৌটাকে। আর বৌটা ভাত নিরে এসে বলত—লে লে ভাত লে, খেরে মর।

ভাঙাভাছি মুঠে চলল সে উভর দিকে । কিব বেশী দূর আর বেতে হ'ল না। পথেই ব্যর্টা পাওরা গেল। মরেছে উমক্র মর—বারু। তার চিরদিনের সলী, তার চির প্রতিষ্ণী, তার চিরদিনের শক্র বারু মরে গেছে । ভালুক শিকার করতে গেলে ভালুকে হিঁকে মেরেছে তাকে। সেই গণ্ডারের মত মকর্ত, চিতা বাবের মত চটপটে, সিংহের মত নির্ভাক আর হারনার মত ধূর্ত বারু—সাত গারে বার ভূলনা সেই সেই মুর্কর বারু মারা গেছে । আর তাকে পাবে না, তার সলে ভাজিয়া আর হবে না।বেই, নেই—বারু নেই। বুকে যেন কে হাজুভির বা নারছে—হা হা করে উঠছে তার বুকের মব্যে—হাঁগে বেন বালি হরে গেছে বুক্টা। সমত সংসারটা এক নিরেষে উল্বালের কাছে দাকা অর্থ হীন হরে গেছে।

তার শীবনের একমাত্র লক্ষ্য, লাশ্রর, উদ্বেষ্ঠ চিরপক্ষ বার আর নাই।

নিব্দের বাড়ীতে আর চুকতে পারলে না সে। বে গাঁ বেকে এসেছিল সেই গাঁরেই কিরে গেল তাদের বরে। সর্গারীর আকাক্ষা, বুমরির আকর্ষণ কোন কিছুই আর তার মনে আক্ ঠাই পেল না।

পরদিন সকালে ওরা সকল উল্বানের কাছে এসে দেখে নে কেমন বেন বিমিরে পড়ে আছে। বললে, চলো, বাইলে সিরে বসবে চলো! কি হরেছে গো তোমার ?

উঠতে চেঙা করণ উল্থান্; উঠতে গিরে হমছি থেৱে পড়ে গেল। ইাটুতে আর বল নেই তার।

একজন বললে, কি হ'ল তোমার ? ওঠ !

হাঁপিরে হাঁপিরে উল্থান বললে—কোন কবরের তল থেকে কথা বলছে বেন—বললে, আমি আর উঠতে পারছি না গোঃ।

গৰাই বললে, সে কি ! এই ত কালই তুমি একটা বুনো বরার মত ছুটে চলেছিলে ; আৰু কি হ'ল তোমার !

কি হরেছে ?—ভা, সে কেমন করে বোবাবে কি হরেছে।
ভার চিরপ্রতিষ্থী, ভার জীবনের চিরশক্ষ বায়ুর অভাবে
লগংটা ভার কাছে শৃত—শৃত হরে গেছে অক্ষাং—বৃক্টা
গালি হরে গেছে ভার। বেঁচে গালার ভিভ ভার সরে গেছে
পারের তলা থেকে—শৃতে হাভড়ে জীবনের কোন অবলম্বন
আৰু আর সে পাচ্ছে না। শক্ষ ভার মারা গেছে, ভারপর—
ভারপর কি নিরে আর সে বেঁচে গালভে পারে ? এর পর
আর বেঁচে গালার মানে কি ?

একদিন সকালে সকলে এসে অবাক হরে দেখে বে সেই বুড়ো মহরা গাছতলাটার এসে সে মরে পড়ে আছে। গান্ধে তার পুরো করী সাক। তার তীর, বছক, টাফি, বর্ণা, ঢাল নিয়ে একেবারে বুদের সাকে তৈরি হরে বেরিরেছে সৈ।

বোৰ করি, ময়ণ শিক্ষা যদিরে আসতে দেখে ভাড়াভাড়ি সে সেকে বেরিয়ে এসেতে বড় আশায়—ভার চিরপক্ত বায় দ্ব সঙ্গে ভেট করতে।

ৰপ্ ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌক্তে



একট ইংরেকী গর হইতে 'আইডিয়া' পাইয়া দুভদ য়টে লিবিত।

## স্বাধীন ভারত

#### রেজাউল করীম

খাৰীৰ প্ৰকাতন্ত্ৰী ভারতের গৌরবময় প্ৰথম দিবসকে অন্তরের चिनमन जानारेएहि। चाकिकात धरे पूराकर्पत जाप क माक्लात वह बजीएं कंड वर्ग कंड उभन कतिशाहितन। ভারাদের এই অপরিসীম ত্যাগের আদর্শ দেবিয়া ভারতের জাতীর কবি পুলকিত চিত্তে গাহিরাছেন: "বীরের এ রক্ত-লোভ, মাভার এ অঞ্ধারা, একি ধরার ধূলার হবে হারা ?" না, এই অক্স রক্তস্রোত ও অঞ্চধারা ধরার ধূলার বিলীন হর নাই। তাঁহাদের প্রতি রক্তক্বিকার ছিল বিপ্লবের রক্তবীক, অঞ্জতে ছিল অপূর্ব্ব কীবনীশক্তি। তাই কাতির ত্যাপ ও তপক্ষার কলকরণই আৰু আমরা বাবীনতার রসাবাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। ভাতির ভীবনে সে দিন ছিল ত্যাপের দিন, সাধনার দিন। কবে, কতদিনে অমানিশার খনাৰকার বিচুরিত হইবে তাহা ভাতি ভানিত না। ভবুও আশাবাদী কবি আখাস দিরাছিলেন "এ নছে काहिमी. এ नट्ट त्रभन, जातिरत (प्रमिन जातिरत।" जान স্থদীর্থ সংগ্রামের পর সতাই সে দিন আসিল। আব্দিকার और ७७ विस्तव भूगा श्रेकारण अमत्रामाकेवात्री कविरक कहिव, "ছে বিশ্বব্য়েণ্য কৰি। আৰু তোমার বাণী সকল হইয়াছে। আভ সভাই সেদিন আসিরাছে। দেশজননীর শুখল মুক্ত হইরাছে। হৈ সাধক কবি, তুমি আৰু বর্গলোক হইতে जामारमञ्ज এर পুণामिनरक मधर्मना कत्र, ममश्र जालिक আশিকাদ কর।" যে সব ত্যাগবীর কর্মী, বেচ্ছাসেবক ও নেড্ছানীর ব্যক্তি দেশের বাধীনতার ৰঙ অক্লান্ত সাধনা করিয়া কীবনপাত করিয়াছেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিব, আজিকার প্রাপ্তি তোমাদেরই দান। তোমরা করিয়াহ আত্মবলিদান, আর এ মুগের ভারতবর্ব তাহারই কলভোগ করিতেছে। তোমাদের আত্মতাপের অমর অবদান ভারত-ৰাসী কৰ্মণ্ড ভূলিবে না। তাই আৰু বারবার তোমাদের কণাই সরণ করিতেছি।

আৰু অমারজনীর অহকার ভেদ করিয়া প্রত্যুবে বে নবাক্লণ আত্মপ্রকাশ করিবে, সে দেবিবে বাবীন প্রকাত্মী ভারতের নৃতন মৃতি। বাবীন আত্মনির্ভরশীল ভারতের শুভ ক্মদিন। আর ভারত্বাসী প্রাতে কাপ্রত হইয়া যে ভারতবর্ষ অবলোক্ষ করিবে, ভাহাও নৃতন ভারতবর্ষ। আরু এই বাবীন ভারতবর্ষকে স্বর্জনা ভানাইতেহি!

আজিকার এই বাধীন ভারতবর্বকে সার্থক, হন্দর ও সাক্ষ্য মণ্ডিত ক্রিতে হুইবে আমাদের সমবেত সাধ্যার বারা। বাধীনতা অর্জনের বস্ত কাতি বে ত্যাগ করিবাতে, আজ খাৰীন ভারতকে শক্তিশালী, সুদৃদ, ঐক্যবন্ধ ও সুগটিত করিবায় वड छम्रायम् व्यानक व्यक्ति छा। । अभावनात श्राह्मन । কর্মী ও সাধকগণের ত্যাপের তপংপ্রভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইরাছে, অধিকত্র ত্যাগ ও তপভার রারা এই আরাসলর বাৰীনতাকে সংব্ৰহণ ক্ষিতে হইবে। প্ৰিপূৰ্ণ ও অবিমিশ্ৰ গণতান্ত্ৰিক কাঠামোর উপরই আমাদের স্বাধীন ভারতের রাই পঠিত হইবাছে। বিটিশ বুগের সাম্প্রদারিকভার চিক্রাত্র ইহাতে নাই। সাম্য, হৈত্ৰী, আড়ছ ও প্ৰত্যেকের ব্যক্তিছ বিকাশের পূর্ণ স্থযোগ ইহার মধ্যে নিহিত রহিরাছে। - ব্যক্তি-বাৰীনভার পরিপূর্ণ ক্ষুরণের ক্ষেত্র প্রশন্ত করা হইরাছে। মাহুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, ব্যক্তিগত মত সব কিছুকেই অবাধে বিকশিত হইবার স্কল স্থযোগ ও স্থবিধা দেওৱা হই-রাছে। এই নবগঠিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ও কাঠামোর মধ্যে তেমন কোন এটি নাই। ইহা রাজনৈতিক আদর্শনাদের দিক চইতে আদৰ্শ রাই না হইতে পারে। জন প্রনার্ট মিল বে "[dealy best state"-এর ক্ৰা বলিয়াছেন, ভাহা ত পুৰিবীজে কোৰাও নাই। যে সৰ রাষ্ট্র হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি কৰনই Ideally best state, হইতে পাৱে না। ভাতির ক্ষক মহান্ত্ৰা গান্ধী ভারতবৰ্ষকে যে অহিংসার মন্ত্র শিক্ষা पित्राट्यन, তাহাই यपि **जा**मार्यित मृत सका इत उरद जाक না হউক, এক দিন ভারতবর্থই Ideally best state গঠন ক্রিতে পারিবে। আমাদের রাইব্যবহার বুল লক্ষ্য গানী-বাদের নীতিকেই পূর্ণ রূপ দেওৱা। সেইরূপ আদর্শ রাষ্ট্ र्श्वन कता अक मिरमरे मज्ज नरह । क्षरी हरेर जात्र कतिवा वर्षमान बूग भर्वास जातक महाशुक्रवरे जावन बारहेत কাৰ্মনিক হবি বাঁকিয়াহেন। কিছু ভহিংসার ভিন্তিতে গাৰীৰী যে আদৰ্শ রাজ্যের, যে "রামরাজ্যে"র ইঞ্চিত দিয়াছেন ভাহাতে করনা অপেকা বান্তবতা ও কার্যকারিভার প্রভাবই বেশী। সুতরাং ভাষা করা যার বে ভারতবর্ষ যদি গানীজীর নীতি পরিত্যাগ না করে, তবে আদর্শ রাষ্ট্র ভারতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাহার জন্য সমন্ত চাই, সাধনা চাই, জ্যাগপুত মাসুৰ চাই। আৰিকার ব্রিটাণ পার্লামেক্টের কথা চিন্তা করা বাক। প্রার সাত শত বংসর পূর্বেকার রাজা জনের নিকট হইতে প্ৰাপ্ত কতকগুলি মৌলিক অধিকারই ত উহার ভিভি। কিছ ক্ৰমে ক্ৰমে, বাপে বাপে, ক্ৰমণ্ড মন্ত্ৰগভিতে, ক্ৰমণ্ড कंछम्बिष्ड, क्रवन्थ विद्यातक भाष, क्रवन्थ विवर्त्तानक भाष-এই ভাবে অঞ্চনৰ হইতে হইতে আৰু ব্ৰিষ্টণ পাৰ্লামেণ্ট চরম ক্ষরতার অধিকারী হইরাহে। আমাদের বর্তমান রাই জাতির

পরিপক মভিকের স্টেভিড সাধনার কলেই পূর্বকলেবর প্রাপ্ত हरेबार । रेटाव मोनिक नीिक जन्म हैमाव, रेटाव जावर्न অভ্যন্ত ব্যাপক। বর্ত্তমান কগতের কভিপর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের जाताश्मातक देशात गाया अविक कता श्रेतात. श्रेनिकात्मत সমত প্ৰবোগ ইহাকে দেওৱা হইৱাছে। আৰু প্ৰথম অবছাৱ ইহাকে বীকার করিয়া লওয়াই বাছনীয়। ভাহার পর हैहाटकरे जनवन कतिया कान जात्रस- कतिरल निकालित পৰে যদি কোন ভ্ৰুটিবিচাভি দেখা দেৱ, তবে ভাছার সংশোধন ক্রিবারও স্থযোগ রহিয়াছে। গণতন্ত্রের 'যেমন স্থবিধা আছে. তেমনই বছ বিপদ এমং অসুবিধার মধ্যেও ইহাকে চলিতে হয়। প্রথম অবস্থার গণতন্ত্রকে বীকার করিয়া লইয়া গণভাৱিক পদ্ধতিতেই ভাহার বিকাশের চেষ্টা করা স্মী**টা**ন। প্রাচীন গ্রীস<sup>্</sup>ও রোমের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এই ভাবেই বিক্শিত ও সম্প্রসারিত হইয়াছিল: কিছু গণতন্ত্রের প্রথম অবস্থা হইতেই বদি ভাহাকে বাধা দেওয়া হয়, ভাঙিয়া क्लिवांत (ठडी कता इस. सिकी विश्रवित (बतानी तिनांत বিভোর হইয়া 'ভাঙিবার জন্ম ভাঙিবার দীতি'কে প্রশ্রম দেওয়া হয়, তবে কোন দেশেই স্থায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। बारक्षेत्र शूनःशूनः ভाঙাগড়ার शकार् एम नर्यनात्मत मसूचैन হইবে। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা যথন এইরূপ অরাজক হইয়া পড়ে তথনই পুযোগ বুৰিৱা ডিক্টের বা সর্বাধিনায়কগণ সমস্ত ক্ষমতা কৃক্ষিগত করিবা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে চেষ্টিত হন। ...

গণতন্ত্ৰকে সকল করিতে হইলে রাষ্ট্রন্থিত প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হওরা দরকার। প্রাচীন এথেজের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা আলো-চনা করিতে গিরা জে, পি, মাহাকি তাঁহার "Problems in Greek History" নামক প্রস্থে বলিতেছেন:

"Even far more deeply did the lessons of Athenian political life act upon the practical character of the citizens, and train him to be a rational being submitting to the will of the majority, to which he himself contributed in debate, taking his turn at commanding as well as obeying, regarding the labours of office as his just contribution to the public weal, regarding even the sacrifices he made as a privilege, - the outward manifestation of his loyalty to the State which had made him in the truest sense an aristocrat among men. Even when he commanded fleets, or armies, he did so as the servant of the State, any attempt to redress private differences by personal assertion of his right, other than law provided, was regarded as essentially a violation of his civility and a return to barbarism.".....

মর্পার্থ —এবেলের রাজনৈতিক জীবনের নিক্ষার, প্রভাব ভাষার প্রভ্যেক নাগ্রিকের চরিত্রের উপর গভীরভারে পতিও ক্ষাহিল। বে সর্বাধা মুভির-পথ ধরির। চলিছা। বাঠের

नश्यागिवर्द्धव विधानत्क चीकाव कविवा नहेक। बारक्षेत्र कारक সে বৈ।গদান করিত: ভূকবিভূকেও বোগ দিত। প্রয়োজনবোচা रन करनक क्रमुणात करिकाती करेबा-कारम्य मिछ, काराब स्ट्र**र** अकरे लाक अब अवहात (क्ष्मान क्रोट्डेन आरम् शानम ক্রিভ। রাষ্ট্রের সেবা ক্রাকে সে সর্বসাধারণের কল্যাণের কাৰে নিজের ব্যক্তিগত দান বলিয়া মনে করিত : ভারে সে গৌরব অভুতর করিত। সে মনে করিত আত্মত্তাগ ৰানা নাষ্ট্ৰেন প্ৰতি বীৰ বাহিক আমুগড়া প্ৰকাশ ক্রিভেছে। আর এই ভাবে রাষ্ট্রের সেবা করিয়া সে ্একটা আভিকাত্যের গরিমা লাভ করিত। বখন সে শোভাধ্যক অথবা সেনাধ্যক্ষের অধিকার লইয়া কাল করিছে ভখন সে নিজেকে রাষ্ট্রের দাস ও সেবক বলিয়া মনে ক্ষরিত। আইনামুমোদিত উপার ব্যতীত অন্য কোন উথারেই ব্যক্তিগতভাবে সে-কোন অস্থবিধাই দূর করিত না +-এরপ্ন করাকে সভাৰনোচিত কাৰ: বলিয়া মনে ক্রিত না। ভাহার নিকট এরপ কাভ বর্ষরতার নামান্তর।"

ে প্রত্যেক গণভান্তিক দেশের অধিবাসীদের এইরূপ মনোরছি হওরা উচিত। এই পর্বেই গণতর সকলতা লাভ করে। গণ-তান্ত্ৰিক দেশের নাগরিকাপ যদি-কথাৰ, কথাৰ ব্যক্তিয়াধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধের নামে রাষ্টের বিধিব্যবস্থা ভাঙ্গিতে উভত হর রাষ্ট্রের সেবা অপেকা রাষ্ট্রের নিকট হইতে পুরাপুরি निक्टा वार्ष जामास्त्रत (ठडी) करत, त्रार्डेत (जवारक छ রাষ্ট্রের জন্ত ত্যাগ করাকে আডিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া না মনে करत, जरत म ताड़े शाबी हरेएज भारत ना, म तारहे अहतह विमुचना (नवा नित्र । हैहाएज अद्राक्कजारक है अन्द्र (पश्चा हरेत । चारेन-चमाना, विम्थला, जशत्तव जिन्तात इंडर्क्न. नित्कत्र टाट्ड जारेम थेर्ड हैं दिख्हा गत्र निक्क कार्ट जारेरमत অপপ্রয়োগ-এই সব গণতভ্রবিরোধী অপকর্দ্ধ প্রশ্রন্থ পাইতে वाकित्म, छाहा नर्समारे नौमा मन्यन करत, छाहात मछि निन्हम হইয়া থাকে না, আর কোথার গিরা তাহার পরিণতি হইবে তাহা কেহই নিক্তর করিয়া বলিতে পারে না। তবে ইতিহাস সাক্য দিতেছে যে, এইভাবে দেশে , অরাজকতা উপস্থিত হয়। অরাক্কতা শান্তির চরম শত্রু। অরাক্কতা হইতে অশান্তি, আর অশান্তি হইতে বিশুখলার স্টি হয়। এই বিশুখলার হাত হইতে বন্ধা পাইবার ক্লা লোকে অভিব হুইরা উঠে। ভর্ণব একট माज बुनिरे नकरनंत बूटर धना चात्र. Peace at any cost-বে-কোন প্রকারেই শান্তি চাই ৷ ভিটেটর শ্রেণীর লোকেরা धरे ऋरवारमञ्जू जरभकात्र बारकः वर्षन "रब-रकान श्रकारत नांचि চारे।" -- अरे बूलि (एनमा ताानक हरेवा केंद्रे, छवसरे गर्**ण्याक ग्राम क्रिया माजिया (क्या) रह**। शर्**ण्य नि**यम করিয়া এইভাবে বিভিন্ন দেশে বৈরাচারী একুদারকত্ব প্রতিষ্ঠিত, মইরাছে। প্রকৃত্তকে একুলারক্তরে এরছ হুইতে

ন্ধকার প্রধান উপার অইতেতে নিগতত্ত্বে ক্লাই-বিচ্যুতিকে পথ-ভাত্তিক উপার ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই বুর করিতে চেঠা না ভরা। একবার গণতাত্ত্বিক পহা পরিজ্ঞান করিলে আর সহক্ষে ভাত্তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা বার না। সেইবল্য শত ক্লাই-সংস্থেও গণতান্ত্রিক পহা কোন প্রকারেই পরিজ্যান করা উচ্চিত নত্তে। গণতত্ত্বকে সার্থ ক করিতে হইলে কেবল ভাত্তার ক্লাই-হিচ্যুতি ভূল-আধির দিকে ইলিত করিলে চলিবে না। প্রত্যেক নাগরিককে গণতান্ত্রিক ভাবাণর করিবা তুলিতে হইবে।

আদ দেশে গণতত্ত্বিরোধী তথা রাইবিরোধী মনোভাষ এক শ্রেমীর লোককে এমনভাবে পাইরা বসিরাছে যে, তাহারা নিজেদের বিকৃত আদর্শের ছব রাইের তথা গণতত্ত্বের চরম ক্ষতিগাধন করিতেছে। ভারতের প্রকাতান্ত্রিক রাই আমাদের সকলের প্রিরবন্ধ। ইহার রক্ষা ও সংগঠনের দারিছও আমাদের সকলের। হাধীনতা আদ্ধ আমাদের গৃহ-প্রাদ্ধে সমুপত্তিত, ইহাকে সাগ্রহে বরণ করিরা লওরাই ত সমুচিত কাদ্ধ। গানীলী আমাদিগকে এই শিকা দিরাছেন বে, রাজনৈতিক হাধীনতাই আমাদের চরম লক্ষ্য নহে। সত্যকার "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠাই ভাতির চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার কন্য এই হাধীনতা প্রথম পাদেবির্নাত্র। সেই দৌরব্যর "রাম-

লাজান" অভ সাধনা করিছে হইবে গাড়ীভীন নির্বেশিত পহার। আমাবের হাট্রের মূলনীতি অহিংসা, প্রেম, সেবা ও चाचारनिमान। धरे मीछित स्ता वनीताम हरेता छातछवई क्रमांच्य जन्मर्थ अवन अक जार्खक्नीन क्रांतर्भ प्रापन क्रित्र ৰাহা বিবদমান ভাতিসমূহকে সভ্যকার প্রীভির বছনে আৰম্ভ করিতে পারিবে। এই পথেই ভারতবর্ষ বিশ্বশান্তি ছাপনে সহায়তা করিবে, বিধসমন্তার সমাধান করিবে। আৰু ২৬শে ৰাজ্যারি বাধীন প্রকাতন্ত্রী রাষ্ট্রের উদ্বোধনের দিনে এই রাপ্টের প্রতি আমুগতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহার স্থায়িত্ব কামনা করিতেছি। আৰু বিভেদকে প্রশ্রয় দিব না. ঐক্য ও প্রীতির ছারা দেশের সকলের সহিত এক হইরা যাইব। আঞ্জিকার পুণ্যদিনে এই শপথ গ্রহণ করিব ৰে, আমাদের ৰাক্য বারা, আচরণ হারা, মনোভাব হারা, চিভার ছারা অহরহ রাষ্ট্রের সেবা করিতে থাকিব: রাষ্ট্রের রক্ষার জ্বত এই জীবন উৎসর্গ করিব, গণতন্ত্রকে অকুর রাধিবার ভত সতত সচেষ্ট থাকিব। দেশবাসীর সকলের কল্যাণের কাব্দেরত থাকিব। ন্যার, সত্য, প্রেম ও মনুয়াছের ক্রমন্তম্ভ রচনা করিরা ভাহাই রাইকে উপহার দিব।

খাৰীন ভারতের ভয় হউক।

## মাঘী পূণিমা

#### ঐপৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ।

এল কি ক্যোৎসা, এল-পূর্ণিমা-প্লাবন এল ? বহু দিবসের বুদ্ধির বাঁধ ভাসিরা পেল। সন্দেহভরা কোৰা গেল সৰ সভৰ্কভা. विठाद-चाठाव, विटवठमा चात्र पुक्ति, ध्ववा। नव एक यात, किहरे बादक ना क्लालादक. তুমি আহ চাম, আমি আহি, নাই কেউ ত্রিলোকে। निः मरस्य नहीक हरन वेद्वाकारम भीवाम वबू, बाबी পूर्विया कवाब जात्म ? पिट्यत इ:4, विश ७ विषमा विषाद हाला ভবিত্তত্ত্ব ভাৰষা ভেৰো ৰা, হুম্ব ৰোলো, विर्यं में दिर्यं में चहरत क्या महाभरत. শ্বতি-বিশ্বতি কোৰ আৰম্ভণ রেখো না মৰে। **পদে পদে ভবু সংশব আর শকা-ভব,** कि र'क कीवरम विकेश जामिक व विवश्व ! **हरण कि हरन या--- नगरबंध गकि गारे या रहेब.** भूरन वारे अव, भूरने तिहि कवा अकारहत । चूरन चटक्य नक्ज बदबी, इबाब (बाजा, চাবের আলোর ভাইতো বর্ণরে লেনেছে বোলা।

মরীচিকা পিছে ছটিতে ছুটতে দিবস গেল, তুমি এলে টাদ, ভাইভো শীৰনে জ্যোৎস্না এল। मित्नत जालात दातित्तर यादा, या किह नारे, রাতের ভগতে, টাদের ভগতে ফিরিয়া পাই। ভূবন ভরিষা রহন্তমর কি হাসি কোটে. জন্ম-সাগর ভাইতো এমন উৎলি ওঠে। আমি যে পেরেছি মুখ চাদের মধুর মেহ, জ্যোংস্থায় স্থান ক'রে পবিত্র হ'ল এ দেহ, অপরণ রূপে উদ্বাসিত যে দিখিদিক, चमन भीवम्, किहू मन जान जानोकिक। মুন্দর হ'ল, অন্নান হ'ল তহু ও মন, হর্বে মর্ক্ত্যে মিলন চলেছে অকুক্ষণ। প্ৰভাভ আসিলে পূৰ্ণিমা-ৱাভি চল্টিরা বাবে, ভবন পুঁজিলে টাদকে ভোষার কোণার পার্বে ? ষ্ভটুকু পার প্রবাসকর ক্ষিয়া লও, চন্দ্রিরণে তীবদপাত্র তরিরা লও। चाकि পूर्विया, बाची পूर्विया, महम दान, ব্যোগমা-রাবদে বিবস্থুবন ভাসিরা নেল।

## পুণাতীর্থ-হরিদ্ধার

#### कायो कशरीकरावन

পুলীৰ বাদশ বংসর পরে হরিবারে আবার পূর্ণকৃত্ব মেলা হই-তেহে। এই উপলক্ষে ভারতের সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ্ণ লক্ষ্যনামী ও সাধু-সন্নামী উক্ত পূণ্যতীর্থে সমবেত। কান্তম হইতে বৈশাব পর্যান্ত তিন মাস এই মেলা থাকিবে। পঞ্জাবী বাত্তহারাদের আগমনে হরিবারের লোকসংখ্যা প্রান্ন এক লক্ষ্ হইরাহে। কুন্তরাণিতে গলালান উপলক্ষে প্রান্ন বার-চৌক্ষ

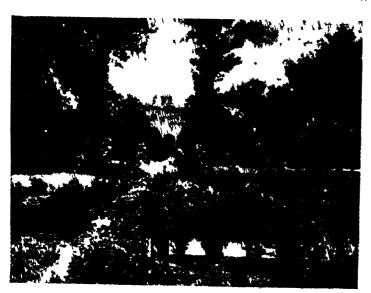

উদ্যাদ-,ব্ৰষ্টিত মন্দির। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ক্রখল

লক বর্মপ্রাণ হিন্দু তথার স্যাপত। এই তিন চারি যাসের জন্ম হারেদ্ব বিপুদ কনাকীণ স্থানে পরিণত। কনৈক পাশ্চান্ত্য পর্বাটক গতবারে হরিদারের কুন্তমেলা দেখিরা বলিয়াছিলেন, 'ইহা পৃথিবীর হহত্য ধর্মফো।'

माति आह—'जाराशा मध्रा मात्रा काण काकी अविद्या । 
भूगी वात्रायणी देवन मदेशक या काणि काकी अविद्या । 
भूगी वात्रायणी देवन मदेशक या काणि । अविश्व । अविद्या । 
मध्रा यात्राभूगी, काणे, काणो, फेक्किमी अवादका এই माणि 
याकणीर्थ । दुक्किणीर्थ मात्राभूगीत अन्न काम दिवात । 
दिवात । 
दिवात का व्याप्त या भनावात अवा द्या । 
दिवान व्याप्त या भनावात अवा द्या । 
दिवान व्याप्त या भनावात । 
दिवात व्याप्त या । 
दिवात विद्या या । 
स्विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या । 
स्विद्या विद्या विद्य

অর্থনের ব্যক্তর আরোজন করেন। স্বীর জামাতা মহানেবের সহিত মনোমালির হেতু দকরাজ তাঁহাকে বজ্ঞেংগরে নিমন্ত্রণ করেন নাই। অরার দেবগণ ও মুনিধবিদের দকরক্তে বাইতে দেবিরা সতীদেবী শিবাস্থ্যরগণ সহ তথার বিনা নিমন্ত্রণই উপস্থিত হইলেন। দক্ষরতা ব্যবহার আরার দেবগণের এবং নিতার অরার জায়াভ্রণনের ব্যক্তরার নির্মিষ্ট দেবিলেন। কিন্তু

খীর পতির জন্ত অনুরূপ ব্যবস্থা মা দেশিয়া মৰ্শ্বাহত হইয়া পিতা দক্ষকে বিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ ि छ पर । এই यत्छा । अत्र म तका (पर्या আপনার অামহুলে উপস্থিত তাঁচাদের প্রাণ্য যজাংশ নির্দারিত। কিন্তু আমার পতির জন্ত কোন ব্যবস্থা करतन मारे (कन ?" কছার প্রশ্নে ্দক্ষরাক ক্রোধান হইহা দিগধর কামাভার নিশা করিলেন। পিতার মুখে পতিনিশা শ্রবণে পতিপ্রাণা সতী যম্ভ হলে অরিকুরে পভিষা প্রাণত্যার করিলেন। সভীর দেহতাপে ক্রম হইখা খীরভদ্রাদি भिवाकृत्रत्रश्य वस्त्र श्वर्रात्रत्र जारवाकरम মাতিরা উঠিলেম এবং দক্ষের মৃত ছিল করিয়া প্রছলিত ভারিকতে क्रिल्म। এই প্रमास्त्र राभाव मर्गस्य সমবেত দেবগণ একাগ্রচিন্তে আশুতোর মচাদেবকে শ্বরণ করিলেন। কৈলাসপতি

দেবগণের প্রার্থ নার প্রসন্ন ছইবা যজহলে আগমনপূর্বক দক্ষের বড়ের উপর ছাগম্ভ ছাপন করিরা তাঁহাকে প্রক্রীবিত করিলেন। আমাতার কুপার পূনরার বাঁচিরা উইরা দক্ষ তবাদি বারা তাঁহাকে পরিত্ঠ করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, "এই যজহুমি পূণাক্ষেত্র। এই মহাক্ষেত্রের নাম আন্দ হইতে মাহাপুর হইবে। ইছা তীর্বসমূহের মধ্যে শ্রেক্তম। এই তীর্বের মরণমাত্র সর্বাপাপ মোচন হইবে। হাছারা এই তীর্বে বাস করিবেন তাঁহারা বত। দক্ষের শিবরূপে আমি এই তীর্বে বিরাল করিব। দক্ষেরকে দর্শনিষাত্র অঠ সিরি লাভ হইবে।" দক্ষের যজহুল হইতে বার বোজন পর্বান্ত বিভৃত ভূমি মার পূরীর অন্তর্গত। ক্ষর্বল, ক্ষরীক্ষেশ প্রভৃতি ছান মারাপুরীর অন্তর্গত। ক্ষর্বল, ক্ষরীক্ষেশ প্রভৃতি ছান মারাপুরীর অন্তর্গত।

কনালে দক্ষের শিবমন্দির অবস্থিত। কনাল আদি-গলার তীরবর্তী। এবানে গলা ত্রিবারার বিভক্ত। দক্ষের মন্দিরের অমতিদ্রে সতীকৃত, রামফুফ সেবাশ্রম, বাজার এবং-যন্দিণ বিকে মারাপুর্র মানক স্থানে আর্থ্য-স্বান্দের শুকুকুল প্রস্থৃতি আন্তর্ম অবস্থিত। এই স্থানের নাম করবল কেন মুইল নে সম্বন্ধে লাজে নিম্নলিবিত উপাব্যালট্ট আছে। একদা কর্লার্টার্টের কৃতিপর শান্তক রাহ্মণ বর্ধন পর্যালোচনার রত ছিলেন তর্ধন বর্ধকেতু নামক এক নান্তিক ধল ব্রাহ্মণ এই সকল রাহ্মণের বর্ধাসর্ব্যর অপহরণ মানসে আসিরা উপস্থিত হইল। কিন্তু শান্তব্যাখ্যা প্রবণে তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল। অমুতপ্রচিত্তে সে রাহ্মণগণের নিকট সীর মুক্তির উপার জানিতে চাহিল। রাহ্মণগণ তাহাকে দক্ষের লিবমন্ত্র ভূপ করিতে এবং গলারান করিতে উপদেশ দিলেন। এই নির্দেশ পালন করিরা খল রাহ্মণ-পরিত্রাণলাত করিল। 'কো ন খলঃ তরতি' অর্নাং এমন বল কে আছে যে এই তীরে পরিত্রাণ লাভ না করিবে ? স্থানমাহান্ত্যে এধানে কেন্দ্র খল নাই উক্ত অর্থে সুনিগণ এই স্থানের নাম রাধিলেন ক্ষম্পল।

' হরিষার হিমালরের পাদদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহা ৰ্জপ্ৰদেশের সাহারাণপুর কেলার একট অতি প্রাচীন স্থান। क्लिकाणा दरेख (बल्पर्य देशा मृत्रच ১२२ मारेल। मिन्नी হইতে এবানে আসিবার সুন্দর রেলপথ আছে। হরিছার ই ইতিয়া রেলওয়ের একটি ষ্টেশন—শৈবালিক নামক উন্নত শৈল-**. अभीत भाषम्रम अवर भन्नात मिन-छेभक्रम व्यविष्ठ । असारम** শোষ্ট ও টেলিগ্রাফ জাপিস, থানা, হাসপাতাল, প্রায় ত্রিশট बर्चनाना, राजात, हारे चून, मश्कुण भावनाना जाए अवर अक्षे কলেৰও সম্ৰতি স্থাপিত হইয়াছে। প্ৰবাদ আছে, কপিল বুৰি अवात्म चाल्यम द्वानमन्द्र्यक नारवापर्यम त्रहमा कतिहादितम । সেইবর হরিবারের আর একটি নাম কপিল-স্থান। হরিবার উত্তরাবতের অন্তর্গত। রার বাহাছর পতিরাম তাঁহার History of Garhioal नामक नुष्ठक (प्रवाहेबाइन त्व, इत्रष्ठे श्रवान হিন্দুদর্শনের প্রায় পাঁচট উত্তরাধতে প্রায়ত। পূর্বাবংশীর রাজা ভদীরধ সগরের যাট হাজার পুত্রের উদারার্থ পভিভূপাবনী পদাকে মত্যলোকে এই তীপে আনরন করেন। এইজ্ঞ হরিবারের একটি নাম গলাবার। গলোত্রী হইতে উদ্বত গলা হিষালয়ের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এবানে সম্ভলভূমিভে অবতীৰ্ণ। হরিষারের প্রধান তীর্ব ব্রহ্মকৃও। কুন্তবোগের नमत अवीरम लक्क लक्क हिन्दू महनाती ज्ञाम कृतिहा श्रीवृद्ध हम। ৰম্বৰূতে যে স্বিভ্ত লানবাট ও সুন্দর প্লাটকর্ম আছে ভাহা ১৮৯৩ সনে পঁচালি হাজার টাকা ব্যরে নিশ্বিত। প্লাটকর্শ্বে দানবীর বিভলা একটি খু-উচ্চ ক্লক-টাওরার তৈরার করিবা দিহাছেন। ভদীরখের গলাকে মর্ভ্যে আনর্ম কালে ইলার্ড-ৰ্বভের রাজা খেত এই ছানে বহু বংসর ভপদ্রা করেন। তাঁহার তপভার সম্ভষ্ট হইবা একা বধন বর দিতে চাহিলেন তৰ্ম রাজা খেত কর্ষোক্তে প্রার্থ না করিলেন, 'এবানে জায়ার শাশ্রমে বতটুকু ছাব আছে ততটুকু আপনার নামে প্রসিদ্ধিলাভ चक्क अवर अवादन चार्यान चवर गर्मा विकृष प्रदेशक बर्ग

সর্বাদা বিরাজমান বাতুন-ইহাই আমার প্রাণনীর।' বজা বিরাজার প্রাণ নার সন্তই হইরা কহিলেন, 'তবান্ত'। এখন হইতে পৃথিবীতে এই ছান ব্রজ্ঞুক্ত নামে পরিচিত হইন। যে কেহ এখানে স্নান-দানাদি করিবে তাহার অক্ষর পুণ্যসাভ হইবে। কাহারও কাহারও মতে এখানে প্রকাপতি বজার যক্তে বিষ্ণু আবিস্কৃতি হইরাছিলেন এবং গলা বজার কমওস্তে প্রবিষ্ঠা হন। ব্রজ্ঞা বীয় কমওস্ হইতে বেহানে গলাবানকে মৃত্তি দেন তাহাই ব্রজ্ঞুক নামে অভিহিত।

ব্রহ্মকৃতের পার্বে প্রন্তর্গিক্ত ছানকে 'হর কী পৈট়া' বলে। শৈবগণ ইহাকে হরপাদপল এবং বৈফবগণ হরি-পাদপল জান করেন। তীর্থ বাত্রীগণ ব্রহ্মকৃতে স্নানান্তে এই পাদপল দর্শন করেন। গদার পূণ্যধারাকে এমনই ভাবে এই ব্রহ্মকৃতের মধ্য দিরা প্রবাহিত করানো হইরাছে। বাটটি গদাবক্ষে একট ক্ষ্ম বীপের মত। হইটি পূল দিরা তীর হইতে ঘাটে বাইতে হয়। সন্ধার শত শত বাত্রী তথার বসিরা গলাপুলা করেন। ব্রহ্মকৃতের সাদ্য দৃষ্ঠ অতি মনোরম। বাত্রীগণ প্রথমিত দীপমালাকে শালপাতার ঠোভার বসাইরা ক্লের মালার সালাইরা গলাবক্ষে তাসাইরা দেন। ভাসমান শত শত প্রদীপ তরকের তালে তালে নাচিতে নাচিতে প্রোতের টানে ববন চলিতে থাকে তথনকার দৃষ্ঠটি অপুর্ব্ধ। ব্রহ্মকৃতের পাশে গলাতীরে মন্দিরে মন্দিরে বর্ধন সন্ধারতির শত্রন্ধী বাজিরা উঠে তথন ঘাটে কাভাইরা শত শত বাত্রী গলাকবির আরাত্রিক করেন।

এই বংসর অমৃত কুন্তধোগের সমর হরিষারে তিনটি প্রধান ্ভীৰ্মান হইবে—গ্ৰা কান্তন শিবরাত্তি, ৪ঠা চৈত্ৰ অমাবজা **এবং ७०८म , टेउब महा**विद्युव সংक्वांच्यि पिवरम । कुखरवारमञ्ज উৎপত্তি সহত্তে বিষ্ণুষাগ, বৰ্মণাসন প্ৰভৃতি গ্ৰন্থে বিভিন্ন বিবরণ পাওরা বার। মন্দার পর্বতকে মছনদও আর বাস্থকি নাগকে মছনরজ্ঞ্তে পরিণত করা হর এবং বিষ্ কৃশ্বরণ বারণ করেন। অতঃপর হিমালয়ের উত্তরে অবহিত भौরোদ সাগর মছনার্থ দেবাত্মরগণ মিলিভ হন। মছনের কলে গরল উবিত হইবামাত্র দেবতা এবং অসুর नकरनरे बुद्धा (शरनन। छवन विरम्नत कन्यानार्व महारमव উক্ত কালকৃট পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। সমুদ্রমহ্বের কলে অয়তপূর্ণ কুল্পসহ বয়ন্তরী সমুখিত হইরা 🤈 কুর্ত্তট ইন্দ্রের হন্তে সম্পূর্ণ করিলেন। ইন্দ্রপুত্র কয়ন্ত কেবডা--দিগের নির্দেশে অয়তপূর্ণ কৃষ্ণ লইয়া বর্গে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যগুরু ভক্রাচার্য্যের আদেশে অত্রগণ বলপুর্বক অয়তত্ত্ত অধিকার করিবার উদেভে দেবগণের সহিত রুমে প্রবৃত হইল। (एवान्यदात और जुमून भरकाम अकाषिकाम चापन पितम हिना। এই বুৰে দেবগণ পরাজিত হইলেন। বুৰকালে ভাঁহারা পুৰিবীৰ বে চাৰিট আঁৰে অয়ভুকু দুকাইয়া বাবেন সেই



সাধারণ হাসপাতাল। রামক্ক মিশন সেবাশ্রম, কনগল

সেই ছানে কিছু কিছু অমৃত পড়িয়া যায়। তদৰ্শি কুন্তবোগ উক্ত চারিটি তীর্ণে অফ্টিত হইয়া আসিতেছে। ভগবান মাহিনী বৃত্তি ধারণ করিয়া কুন্তস্থ ক্ষণা দেবগণের মধ্যে বিতরণ করেন। অফ্রগণ মুদ্ধে জন্নী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষণালাভে বঞ্চিত হয়। দেবলোকের ঘাদশ দিবস মর্ত্তালোকের ঘাদশ বংসরের সমান। তাই ঘাদশ বর্ষ অত্তে এক একবার গলাতীরে হরিছার, গলা-বম্নার সক্ষমন্ত্রল প্রয়াগ, উজ্জবিনী এবং গোদাবরীত্রীত্ব নিসাকে কুক্তমান ও তছ্পলক্ষে মেলা হয়।

্দেবাস্থর সংখ্রামের সমর দেবগণের মধ্যে বহুস্ভি, স্থ্যু চক্র ও শনি কুম্বরকা করিয়াছিলেন। এইবর উক্ত দেবচভূপ্তর বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান করিলে বিভিন্ন স্থানে কুন্তযোগ হয়। क्ष्मभूतात्व चार्ह, 'कटर्कश्च क्रवाणामूठक्यमञ्जूषा वना त्याना-वर्षााः जुना कृष्ठः काग्रत्ज चवनीय अला ।' चर्नाः कर्कवानित्ज রহস্পতি, চক্র ও হর্ষ্যের একত্র অবস্থানকালে অমাবস্থা-খোগ ঘটলে গোদাবরীভটে নাসিকে কুম্বমেলা হয়। উক্ত পুরাণে वारक, 'बर्ट क्रिज मिन क्या: मारबामरत विका यमा । बाताबार চ তদা কৃত্ত ভারতে ধলু মুক্তিদ:।' ভাগাং তুলা রাশিতে রহম্পতি, সুর্যা ও চক্র ধর্ষন অবস্থান করেন তথন অমাবস্থা তিপি হইলে বারাতে (উজ্বিনীতে) কুন্তবোগ হইরা পাকে 1 এই পুরাণেই আছে, 'মেষরাশি গতে জীবে মকরে চক্র ভাকরো। "অমাবতা তদা বোগ: কুলাব্যতীর্থনারকে।" প্রথাৎ বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং প্র্যা ও চন্ত্র মকররাশিতে পাকিলে ভীৰ্বান্ধ প্ৰয়াগে ক্সবোগ হয়। উক্ত পুরাণে আরও বাহে, 'পলিনীনারকে মেষে কৃত্তরাশি গতে গুরো। গলাভারে ছবেং বোগ কুজনামা তলোভমহ।' অধাং বৃহশুতির কুজ-

সাদিতে এবং সুবোর বেদুরাদিতে প্রাক্তির হিরাদে হরিবারে ক্রবোর হুইরাদের বাকে। অভাত দারেও ক্রমানের উংগতি ও মাহায়ের বর্ণনা পাওরা যার। একস্থানে আছে, 'গলারাঃ স্নানমাহান্তাং নালং বজুং চতুমুখঃ। হরিবারে ক্তং স্নানং প্ররাহতিবর্জনন্।' অখাং হরি-্রারে ক্রযোগে গলাসানের প্রাক্তর বর্ণনা করিরা শেষ করা যার না। এই সানের কলে মৃত্তিলাত হর এবং প্রক্রী হর না।

কুষ্ঠমেলা কত প্রাচীন সে সম্বাদ্ধ প্রতিগণের মধ্যে মততেদ আছে। কিহুকে কেই বলেন, বৌদ মহাসন্মেলনের বিজ্ঞাকরণে হিন্দু ভারতকে ঐক্যাবদ করিবার ক্ষম্ভ আচার্য্য ক্ষমেলা প্রবিভিত্ত হয়। শহরের পূর্কে কুষ্ঠমেলা প্রবিভিত্ত করে। আহার ঐতিহাসিক

প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় বে. ক্সমেলার লক লক হিন্দু সাধুসল্লাসীর সমাগম হইলেও ইহাতে শঙ্করের অহুগামী দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদারের --প্রাধান্য দৃষ্ট হর। ইহাতে মনে হর, আচার্য্য দকর এবং তাঁহার শিষা-প্রশিষাগণের চেষ্টার ইহা হিন্দু ভারতের... বহুত্য বৰ্ষমেলার পরিণত হুইরাছে। দশনামী সন্ন্যামী-मध्यमात्र राष्ट्रीण रिकर, रेनर, नांख, क्लाठात्री, चरध्य... जारमधिता, शक्षुमी, निकारतः, जर्चातश्री প্রভৃতি বছ वर्ष-সম্প্রদারের সাধুগণ এখানে উপস্থিত হন। প্রত্যেক সম্প্রদারের এক-একট আড্ডা দেখা যার এবং তথার ত্রাক্ষমূর্র হইছে : গভীর রাত্তি পর্যন্ত সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর সমূবে শান্তপাঠ [ अवन, जात्नाघनामि **চनि**ए पारक। छिन यात्रवाशि कूछ-মেলার সময় হরিষার বর্গধামে পরিণত হয়। তথন এই 🔩 পুণ্যতীৰে বৈ দিব্যভাবের শ্রোত প্রবাহিত হর, তাহা বিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি ভার ভীবনে তুলিতে পারিবেন মা। হিন্দুৰাতির প্রাণশক্তির অনৱ উৎস কোৰার তাহা কুন্তুয়েলা (परित्न चूका यात्र।

ক্ষয়ানে সময় বিভিন্ন বর্ষসম্প্রদারের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ব উপস্থিত হয়। সেজত সরকারকে শান্তিরকার্থ পুলিসের ব্যবহা করিতে হয়। গতবার হরিবারে ক্ষমেলার সমর আসন ও হানের শ্রেষ্ঠত্ব লইরা উৎকলের বিধ্যাত জগরাধ বাবাজীর দলের সহিত অভাভ করেকট বৈক্তব-সম্প্রদারের বিরোধ উপস্থিত হয়। ধর্মসম্প্রদারের মধ্যে এই বিরোধ আপেকার দিনেও ক্রমেলার ঘটত। এশিরাটক রিসার্চ প্রদেশ (৬০ বক্ত ও) পুর্চা) উরিধিত আহে বে, দাবিভান নামক

শার্মী প্তকে দেখা বার, ১৭১৭ শক্তে ইন্মিরার ক্তে শিবদর্মনার হই দর্গ সাধুকে বুরে পরাও করিরা বিভান্নিত করেন।
এশিরাটক রিসার্চেস এছে (২র বও, ৪৫৫ পুঠা) জারও উরিবিত
আহে, ১৭২৯।২০ শকে হরিবারে বর্মোন্নর শৈব সন্নামীপর্ণ
আঠার হালার বৈরাইকে হতা। করেন। ১৭৬০ সলে পোরামী
ও বৈরাইদের দাসার প্রার হই হালার সোক নিহত হইরাছিল।
১৭৯৫ সনে শিশ-তীর্ধারীপর পাঁচ শত গোরামীকে হত্যা
করেন। বিভিন্ন ধর্মসপ্রসাবের জবিনারকদের সন্মিলিত চেটার
এই প্রসার মিঠুর হত্যাকাও এশন বর হইরাছে। দেশীর
নাজ্যের ক্ষেক্তন হিন্দু রালা এবং মওলেরর মিলিত হইরা
এই নির্দেশ দিরাহেন যে, শক্তব-প্রবৃত্তিত দশনামী সন্নাসীসম্প্রদারের এক একট এক এক স্থানের ক্ষুম্নলার অর্থে স্থান
ক্ষিবেন এবং তংপরে পর্যারক্রমে জনান্য সম্প্রনারের স্নান
হইবে।

ব্রন্ধর পূর্বদিকে চণ্ডী পাছাড়। ইহা স্মুদ্রপূর্ব হইতে थाव इंडे जाकाव क्रे फेक । छेत्रात अक्षे हुझाब छछीएनवीत একটি প্রাচীন মন্দির ও জনা চুড়ার কুমানের মাতা অঞ্চনা-দেবীর মন্দির বিস্থমান। নীসধারা অতিক্রম করিয়া চঙীপাহাড ষাইতে হব। চঙীপাহাড় হইতে হরিষারের দৃষ্ঠ ভতি সুন্দব। ল্লক্ত্র পশ্চিমে মন্বা পাছার। উহার শিপরে মন্বাদেবীর মন্দির অব্ধিত। মন্দা পাচাত চটতে ত্রন্ধক তের দক্ত অতীব बर्गादत । यमप्राभादाए काष्ट्रेश इहें दिन १८६ यूएक निर्मिछ । धान हरेल हाति नह गारेल बाल बनन कतिया अवकात इक-প্রদেশে কৃষিকার্ব্যের বিশেষ স্থবিধা করিবা দিয়াছেন। এছ-কু ও দীলৰ। রার নিকটে উচ্চ বাঁৰ নির্দ্ধাণ করিবা গঙ্গাস্থোতকে পালের মধ্যে আনা হইরাছে। ত্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে অর দূরে কুশ'বর্গ তীর্ব অরম্বিত। লোকের বিরাদ-- এগানে গলালান ও भिड़ शामि कतिरत मुक्तिना**छ इह। श्रेवाम चार्ह (**य. দতারের পবি এই তীর্থে দীর্ঘকাল কঠোর তপতা করেন। তিনি যান পভীব বাানে মা হিলেন তাৰ গদা আসিয়া তাঁহার (काम'क्म ७ क्मानि जाताहैश लहेश यान। किह क्म छनि আবর্তে পড়িয়া তুরপাক খাইতেছিল। এবি দ্বাতের ব্যান-क्टरब भव थीर क्षांनि गमाद्याद च वर्षं इ इहेट इस् दिवा **ब्ब्बारिय मार्ग नि**उंड फेक्कड इहेरलन। जनन उच्चापि स्पर्यमन তাঁহার নিকট আসিষা ভবস্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবতা-भर्गत खर्च मध्डे इरेश अधि विलालन, और छीप क्रमावर्ड नार्य প্রসিম হউক। আপনারা সকলে এগানে অবস্থান করুন। বাহারা এগানে গদারান করিরা প্রায়-তর্ণাদি করিবেন छ। हारपद चाद शूनर्वव हरेरव ना ।

ছরিখারের অবাতম প্রধান অটবা ছানীর রামক্বঞ্চ মিশন সেবাপ্রম। ইছা কনশন ক্যামেলের তীরে অবহিত। প্রার প্রকাশ বংসর বাবং উক্ত সেবাপ্রম এই পুণাতীর্বের শভ শভ নাত্ৰনাসী ও তীর্থ বাজীর প্রধান্তকা বিধান এবং দেখাভঞ্জন করিরা আর্নিভেছে। সেবাজ্ঞরৈ পঞাপট বেডর্জ হাসণাতাল, বহুং ডিস্পেলারী, অতিবিলালা, বন্ধারোপর ওরার্ড, মন্দির ও লাইরেরি প্রস্তৃতি আছে। এই বংসর কৃষ্ণমেলা উপলক্ষো আরও পঞাপট অহারী বেড বাড়ানো হইরাছে। সেবাজ্ঞমে তাঁর কেলিয়া এবং বড়ের 'কুঠিরা' করিয়া প্রার এক সহস্র সাধ্ ও পৃহী তীর্থ বাজী অহারীভাবে বাস করিয়াছিলেন। হরিষারের তিনট ছালে তিনট চিকিংসাকের পুলিরা সেবাজ্ঞমের সেবকগণ শত শত পীড়িত তার্থ বাজীকে ঔষধ-পথ্যাদি দিরাছেন। তাঁহাদের আমামাণ চিকিংসালয়ট তাঁবুতে তাঁবুতে ঘূরিয়া রাখনারাবনের সেবাজ্ঞ্জয়া করিয়াছে। উক্ত সেবাজ্ঞম বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শে অন্থ্যাণিত, তংশিক্স হামী কল্যাণানন্দ কর্ত্বক ১৯০১ প্রীপ্তাকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খানী কল্যাণানন্দ খান হরিদ্বারে পর্ণকৃতীর বাঁধিরা সেবাকার্যা আরম্ভ করেন তথন স্থানীর সাধ্দশ্রদার তাঁহাকে আমল
দেন নাই। ভালী মেধরদের সেবা দার্যা করিতেন বলিয়া
তাঁহাকে অন্নরেও ভিক্ষা দিত না। তিনি এরপ প্রতিবৃল
অবস্থার পড়িরা গুরুর আশীর্বাদে অবিচলিত চিত্তে গুরুত্রাতা
খানী নিক্ষানন্দের সহযোগিতার প্রায় ছঙ্জিশ বংসর কল
একনিষ্ঠভাবে সেবাকার্যো নির্ভু ছিলেন। তাঁহার অরাভ্ত
প্রচেষ্টার এই সেবাশ্রম আরু দেশের অনাত্রম শ্রেষ্ঠ ক্ষমহিতকর
প্রতিষ্ঠানে পরিপত হইরাছে। কলি সাতাব কোন বশন্য
ব্যক্তির অর্থ সাহাব্যে তিনি ১৯০০ সনের প্রপ্রিল মাসে প্রার
পদর বিবা ক্ষম ক্রেরন। ক্রেক বংসরের মধ্যে তাঁহার
সেবাকার্যা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পূর্বাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দের মাম ছিল দক্ষিণারপ্তম গুহ। পৃর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্বর্তী বানরীপাছা श्रीत्य प्रक्रिगात्रश्चन ১৮१८ माल बन्नश्रद्धन करत्रन । प्रक्रिगात्रश्चन যাবন হাই ছুলেব ছাত্র তথন হইতে আর্ত্তের সেবার বিমল আনন্দলাভ করিতেন। তিনি চব্বিশ বংসর বংগে ১৮৯৮। সনে বেলুড় মঠে হোগদান করেন। ১৮৯১ সালের প্রথমার্চ্চে তিনি বামী বিবেকানন্দের নিকট সমাস গ্রহণপূর্বক বামী कलाशिवन नाम धार्व करतन। यामी कलाशिवनकीत छक्र-ভক্তি ছিল অসাধারণ। ১৯০১ সলে তাঁহার গুরু স্বামী विदिकानम यथन दिन्स मार्ठ वहरूत त्वारंग कहे शाहेरण-ছিলেন তবন তিনি কলিকাতা হইতে কিছু বরক আনিবার কর আদি**ট হন। ত**থন কলিকাতা ও বেলুড়ের মধ্যে 'বাস' वा द्यापात हिन्छ मा। अक्रम्स कलानामम व्यविनाद कलिकाण निवा श्राद खाद यन नदक लहेवा यार्ठ खारमन। हेहारण महरे हरेश थ्यू निश्चक चानिकाम कतिशाहिरनम. 'ভবিশ্বতে এমন দিন আসিবে যথন কল্যাণানৰ সেবার খারাই भद्रमद्दश्य**काण क**दिर्द ।'.

कन्यानामक ১৯১२ महन কলিকাভা হইতে ছুগাঞ্জিমা আনাইয়া ক্ষধল সেবাশ্রমে ছুর্গাপুদ্ধা করেন। তথ্য হইতে প্ৰতি বংসর ছুৰ্গাপুৰা ও কালী-পুৰাদি নিয়মিত ভাবে উক্ত সেবাশ্ৰমে অনুষ্ঠিত হইরা আসিতেছে। `সেবাশ্রমের ত্রভাগারে ৩৭৭১ খানি গ্রন্থ আছে। উক্ত সেবাভ্রম এই পুণ্যভীর্থে বাহালীর এক শ্রেষ্ঠ কীভি। হরিছারে লালভারাবাগে ভোলাগিরির আশ্রমটিও বাঙালী সন্থ্যাসী-দের বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহাদেবানক গিরিও বাঙালী এবং উত্তর-ভারতের সাধু-সমাকে বিশেষ শ্রহার পাতা। কনখলের অনতিদূরে গুরুকুলের কলেক, वृद्ध लाहे (अति. (शामाला अवर विक्ला-প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয় দর্শনীয়। কনখলে ক্যানেলের অপর পার্শ্বে ৰ্যিকুল

বিভালর। ইহা সনাতনী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। ছাত্রগণকে এখানে গুরুর সারিব্যে রাখিরা প্রাচীন ভারতের শাল্রাদি ও আধুনিক বিভা শিক্ষা দেওয়া হর। গুরুকুলের নিকটবর্তী গুরুমঙলে 'হরিবংশ' গ্রন্থের একবানি পুরাতন পাগুলিপি আছে।

হরিষারে বিলকেশ্রে, নীলতীর্ণ প্রভৃতি আরও বছ এইব্য ত্বান আছে। চণ্ডী পাহাভের প্রাচীন নাম নীলগিরি বা নীল পর্বত। নীল পর্বতে ভগবতী চঙী তপন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার একাংশকে চণ্ডী পাহাড় বলে। পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা গঙ্গাকে নীলবারা বলা হর। ক্ষিত আছে, কোন আন্ধণের তপস্থায় সম্ভষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে নীল নামক গণরাজ হইবার বর দেন এবং স্বরং নীলেশ্বর নামে তথার বিরাক্ত করেন। চঙী মন্দির इरेट अक कार्यर छेउदा सकरमत मत्या नीरमधत मन्दित এবং নীলগিরির সাহুদেশে গলাতীরে নীলকুও অবস্থিত। শামে বলে, নীলকুণ্ডে স্নান করিলে স্নানার্থী পাপমুক্ত ও শিবময় হইয়া বান। হরিছার হইতে ক্মধল বাইবার পথে লালভারা নামক যে পুল আছে সেই পুল পার হইরা রেলপথ पिक्य क्रिल भाषाएव नीति धक्षे मत्नात्रम प्राप्त विद-কেশর ৰন্দির দেখা যার। উহার অনতিদূরে পাহাড়ের একট তকার একট দেবীবৃতি। উতর মন্দিরের মার্বান দিরা

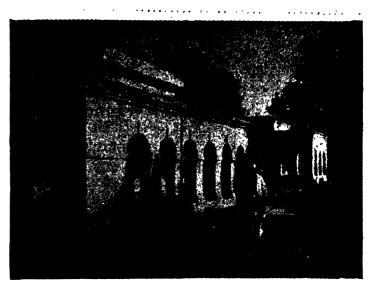

সংক্রামক রোগের হাসপাতাল। রামক্ষ মিশন সেবাশ্রম, কনধন

প্রবাহিতা পাহাড়ী নদীর নাম শিবধারা। একমাত্র বর্ধাকালেই শিবধারা জলপূর্ণ থাকে। যাত্রীগণ হরিছারে রামতীর্ণ, লক্ষণ-তীর্ণ প্রভৃতি আরও অনেক তীর্ণ দর্শন করেন।

হরিষার সাবুসন্ন্যাসীদের স্থান। শত শত বন্ধচারী সাবু-সন্ন্যাসী এখানে বাস করেন। তাঁহাদের কন্ত প্রায় শতাৰিক मर्ठ, जाअम, जावजानि जात्य। दतिषात नित्रश्रमी जावजा, ৰুনা আৰম্ভা ও আনন্দ আৰম্ভা, ভীমগড়ায় দশনামী আৰম্ভা, कमनपारमञ्जू कृष्टिशा ७ किनाम चालम धावर कनवरन निकान चार्यका, पछ। कृष्टिया, चयपगितिय वाराना, चर्छन चार्यका, हति ভারতীর মঠ, রামনিবাস, হরিহর আশ্রম, চেতনদেবের कृतिया, यूनियलम, विवक कृतिया প্রভৃতি বছ আশ্রমে विভिন्न । সম্প্রদারের সাধুগণ থাকেন। কুন্তমেলার সমর মানা সম্প্রদারের সাধুসর্যাসীগণ বিশেষ ভাবে ধর্ম প্রচার এবং সেবাকার্যা করেন। তখন বিরাট প্রদর্শনীও খোলা হয়। কাৰী, নাসিক প্রভৃতির ভার হরিবারেও শতাবিক সংস্কৃত পাঠশালা আছে। সেগুলিতে সহত্র সহত্র বিভার্থীকে পঙিত-গণ ভার, বেদান্ত, ব্যাকরণাদি শাত্র পড়াইয়া থাকেন। হিন্দু-ছানের ভীব গুলি হিন্দু বর্ষ ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্ত। এই তীর্ণ স্থানগুলির সংকার ও উর্ননের জন্ত আমরা বৃত্ই মনো-বোৰ হইব ততই হিন্দু সংস্থৃতি ও আধ্যান্ত্ৰিক আদৰ্শ ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইরা আমাদের সমাত্র-জীবনকে পুট করিবে।

## भन्नी **चक्कात क्**निहिक्दर्श

#### 🕮 মিহিরকুমার দাস

্ৰীৰত্ৰিশ কোট লোকের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার প্রশ্নট ভারতের সমূধে এক বিরাট সমস্তা। আমাদের রাষ্ট্রের কৰ্ণাৱগণত সমভাৱ গুৰুত্ব সহতে যথেষ্ঠ সচেতন। কিছ সর্বভারতীর ভিভিতে রচিত কোন স্থানিষ্ঠি পরিকল্পনা লইয়া একেত্রে এখনও কাক আরম্ভ করা সম্ভব তর নাই। প্রায় পাঁচ বংসর আগে সার ছোসেফ ডোরের সভাপতিছে গঠিত "হেলৰ সার্ডে এও ডেভেলগমেণ্ট কমিটি" ভারভের চিকিংসা– প্ৰভা সমাধানকলে এক হাৰার কোট টাকা ব্যৱসাপেক একট দশবাবিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। তথন হির হইরাহিল, বুছোতর কালে ভারত-সরকার ঐ পরি-ক্ষনাকে ৰূপ দিবার চেষ্টা করিবেন। ভোর কমিটর বিবরণতে দেশীর চিকিৎমার প্রতি - অমুকুল মনোভাব প্রদর্শিত হয় নাই... বুলিরাসে সমর ইহার বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইরাছিল। ৰে বিলাভী চিকিৎসা-পদতি বিদেশীয় সরকারের সমর্থ**ন** এদেশে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইরাছিল, ভোর ক্ষিটির পরিকল্পনাম তাহা ভারও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইবার ব্যবস্থা হইরাছিল মাত্র। ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতের निक्ठि बन-महारना महेशा अहर्याही महकारहर প्रक्रिश ইইল। স্তরাং নৃতন পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমস্তাগুলির শাবার শৃতন ভাবে বিচার করিবার সময় উপস্থিত হয়। অনুসাধারণের ভায় আমাদের নেতৃত্বলও অমুভব করিতেছিলেন যে, শত শত বংসরের অবহেলিত দেশীয় চিকিৎসা-পদভিকে ইহার প্রাণ্য মর্য্যাদা ও পুঠপোষকতা দান করিবার সময় উপহিত হইয়াছে। কিন্ত এলোণ্যাখি চিকিৎসার পাশাপাশি এদেশীর চিকিৎসা-পছতিকে বিকাশলাভের পূর্ণ স্থযোগ দিভে इंश्ल य विभूल भविमान चर्च व श्रासन, जाहा यात्रान বর্তমানে গবর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত। অতএব ভোর ক্মিটির প্রিকলনা ছগিত রাধা হয় এবং এদেশীয় চিকিৎসা-পছতির সহিত পাশ্চান্ত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সমন্ত্র সাধন করিবার কোন উপার আছে কি না, তাহা বাহির করিবার জন্ম ১৯৪৬ সনের ভিসেম্বর মাসে অন্তর্বার্ডী সরকারের নির্দ্ধেশ কর্ণেল চোপরার সভাপতিছে একট কমিট নিযুক্ত হয়। গত ফেব্ৰয়ারী মাসে চৌপরা ক্ষিটর বিবরণী প্রকাশিত হইরাছে। ক্ষিট ভারতীয় ও পাশ্চাভা চিকিৎসা-ব্যবস্থার সমন্ত্রপূর্বক একট নৃতন **विक्शा-धनामी धन्धत्मद यूगादिम क्रिहाएन।** 

ভারতের ক্রসাধারণের চিকিৎসা-সমতা সমাধানে "ভোর ক্ষিট"র পরিক্রমাই গৃহীত হউক, আর চোপরা ক্ষিটির পরি-ক্রমাই এছণ করা হউক—ভাহার কর বিপুল পরিবাণ অর্থের প্রবোজন। এই জব জাসিবে কোণা হইতে ? জব ভাবের জন্ত জামাদের জাতীয় সরকার বণাসন্তব ব্যয়-সংস্থাচের নীতিই গ্রহণ করিরাছেন। প্রতরাং কেন্দ্রীয় কিংবা বিভিন্ন প্রাকেশিক সরকারের উন্নর-পরিকল্পনাগুলি যে ক্রত জ্ঞাসর হইতে পারিবে এইল্লগ ভরসা হর না। এমতাবছায় বছব্যরসাধ্য মহরগতি সরকারী পরিকল্পনার পরিপ্রক হিসাবে বল্পব্যরসাধ্য আহুর্বেণীর গৃহ-চিকিৎসার বিধিব্যবহাগুলিকে জনসমাজে, বিশেষ করিরা পল্পী জন্তনে প্রবর্তন করার প্রভাব সর্বসাধার্বের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

সাৰারণ রোগ চিকিৎসার আয়ুর্কেদীর গৃহ-চিকিৎসার স্থান

্চিকিৎসাশাশ্রের জ্ঞান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দারা অর্জন क्तिए इत्र विवाह लाकमभाएं ठिकिएनक नामक वित्नश्र সম্প্রদায়ের স্টি হটয়াছে। তবে মামুষ এক অর্থে বভাব চিकिৎসক অর্থাৎ রোগ कंडिल ना इहेल, সাধারণ कानवृधि छ অভিজ্ঞতার সাহায্যে মাহুষ তাহার দেহস্থ কডকগুলি রোগের প্রকৃতি মোটামুট বুরিতে পারে এবং ওষধের প্রয়োগবিধি জানা থাকিলে এক্সপ অবস্থার নিজের চিকিৎসা নিজেই করিতে পারে। মামুষকে চিকিৎসা সহতে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করার জন্তও বটে এবং সব সময় সকলের পক্ষে দর্শনী দিয়া অভিজ্ঞ চিकिৎসকের ছারছ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াও বটে, এলোপ্যাখি, हामिलभाषि, कविजाकी अंकृष्ठि मक्न ििकिश्मानार्खेर शृश्-চিকিৎসাবিধি গভিষা উঠিয়াছে। গৃহ-চিকিৎসাবিধিকে চিকিৎসার সাধারণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই সাধারণতম্ব আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্বতিতে যতটা প্রসারিত ও প্রচারিত হইরাছে, অন্ত কোন চিকিৎসাপদভিতে ততটা হয় नारे। जाइदर्समीय १२-िं किश्मात धर्मन दिनिक्षा धरे त, উহার উপকরণ প্রধানত: সহত্রপ্রাণ্য বনৌধবি বা উত্তিত্র ভেষক। বৈদিক রুগ হইতে জারম্ভ করিয়া এই সেদিন পর্যান্ত সহৰপ্ৰাণ্য ভেষৰের সাহায্যে আমাদের দৈশের গৃহন্থ-পরিবারে সাধারণ রোগের চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছিল। প্রার প্রত্যেক গৃহত্ব-পরিবারের গৃহিণীরা অনেক রোগের কলপ্ৰদ ৰুষ্টীৰোগ ও পাচনাদির ব্যবহার অবগত ছিলেন এবং थे जकन बृष्टियान ७ भावनामि चरनचंदन भविवावर्वदर्गव चरनकं রক্ষ সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসা চিকিৎসক্ষের সাহাষ্য ছাড়াই করিতে পারিতেন। কালধর্বে আমাদের কৃচি পরিবর্তিত হুইয়াছে। আক্লাল পদ্ধী অঞ্লের গৃছিবীরাও পারিবারিক চিকিৎসার ব্যবহার্য ভেবকসমূহের গুণাগুণের সহিত ভেবন

পরিজিত মহেন। পারিবারিক চিকিৎসার প্রবোজ্য তেবজসমূহ হাজার হাজার বংসর ধরিরা এদেশের ধরে ধরে
সাফল্যের সহিত ব্যবস্থত হইরা আনিরাছে। যদি সহজ্জীপারে রোগ আরোগ্য হয় তবে ঘটা করিরা চিকিৎসার
-আড়ম্বর করিব কেন ? দেশীয় টোটকা ও পাচনাদির ছারা
যে রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহার জ্ঞ অধিক মুল্যের
বিদেশীর ওঘব সেবনের সার্থকিতা কোণায় ?

अमिटक आभारमत रमत्म स्य मकम मत्रकाती वा आशा সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেগুলিতে প্রভাহ রোপীর **जिए এड दिनी इह ए।** जिकिश्मरकंद्र भटक मगागंड दिन्नी निरमेत প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্বত হয় না। একবার রোপীর চেহারার দিকে তাকাইয়াই চিকিৎদক রোগ নির্ণয় ও **ও**ষ্থ নি প্লাচন করিয়া থাকেন-এইরূপ ঘটনা প্রায় প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎপালরের নিত্যকার ঘটনা। তারপর আবার রোম-দিগকে প্রায়ই নিজের প্রসায় ওয়ব কিনিয়া বাইবার নির্দেশ দেওবা হয়। অনুর ভবিয়তে এই অবস্থার বিশেষ কিছু পরি-वर्डम इटेरव किना अत्मद। किनना, आमारमन रमनवात्रीन অধিকাংশই দরিত্র এবং দরিত্রতানিবন্ধন রোগও বেশী। জন-नगाःच वाानक ভाবে चात्रूःस्तिनैत्र पृट्-विकिश्नात वावशा পুন:প্রবর্ত্তিত হুইলে, সাধারণ রোপের চিকিংসা পুতেই হুইতে পারিবে। তান সাধারণ রোগ-চিকিংসার স্বন্ধ কেই বছ একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ছারম্ব হইবে মা। ফলে দাভব্য চিকিৎসালয়ের ডিকিংসকগণও অপেক্ষাকৃত কট্টন রোগে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম हरेटरन ।

#### পুছস্থ-পরিবারের সাধারণ রোগ।

প্রথমেই দেখা যাক, গৃহত্ব-পরিবারের সাধারণ ব্যাবিগুলি
কি ? অর, সাঁধ, কাসি, পেটের অত্থব, পেটকাপা, অরুপিন্ত,
কোর্ডবরতা, আমাশর, রক্তামাশর, গোসপাচভা, কোড়া,
চুলকানি, বামাটি, দাদ, ক্রিমি, পেটবাধা, মাধাবোরা, মাধাবাধা, অনিলা, রুগের বা, ইাতের মাটী কোলা, অর্পের রক্তপাত, কালপাকা, চকু উঠা, যক্তং রির, মীহা রির প্রভৃতি গৃহত্বপরিবারের নিভানৈমিত্তিক ব্যাবি। ত্রীরোগের মধ্যে রক্তঃক্ট,
অনিরমিত বতুলাব ও হুতিকা সাধারণ রোগ। তা ছাড়া
শরীরের কোল অংশ বেত লে যাওরা, মচকে বাওরা, কোল
হান কাটিরা সিরা রক্তপাত, আন্তনে পোড়া, বোস্তা বা
বিহার কামভ্, কুকুর-দংশন প্রভৃতি বারাও গৃহত্ব-পরিবারকে
আক্ষিক্ত ভাবে ব্যাকুল হইতে হর।

#### পুহ-চিকিৎসার বাবহার্ব্য ভেষ্ম।

উপহি-উক্ত সাধারণ ব্যাবিগুলির প্রতিকারার্থ আরুর্কোনাছ-বোষিত যে সকল উডিক ভাতৰ এবং পার্বিব বা বাতৰ তেবল ব্যবহার হয় দেওনির একট যেটার্ট ভালিকা নিরে দিতেছি। ভালিকাট অহ্বাবন করিলে দেবা যাইবে বে, প্রারশ: গাঁটের কভি বরত না করিয়া কিংবা কবনও কবনও অতি সামাত ব্যরেই পূহ-চিকিৎসার প্রয়োজনীর ভেষক সংগ্রহ করা বার। এই ভেষকগুলিকে নিম্নে ৪ট প্রেণ্ডিভ ভাগ করিয়া দেবান হইল,—

- (১) অগুগৰা, অখুখ, অশোক, অপরাধিতা (খেড), चांगलकी, चांकल, चांभार, चांगळत, चांग, चांनावत, चांला, এর ९, ६ ल, ६ ल हे क ब ल, क त्र वी ( (४७ ও त छ ), क (अप रवल, कामरम्, कांगानरं, काकमाठी, कामिनीकृत, कानान, काम-काञ्चल, क्ल, कूल शाषा, कुक्तिशा, कुक्ति, क्किर्ख, कु क्किन, বেৰুর, কেতপাপ্ছা, গ্রভাছলে, গাব, গাঁদাকুল, জঙ্গঞ্ शाबात्मन जा, (बेहू, मुखक्माची, हाक्त्म, हाशाकून, हिजा, ছাতিম, কৰা, ক্ষতী, কাতিকুল, তুলনী, তেলাকুল, পানকুলি, ভালিম, পুতুরা, মাটাকরঞ্চা, নিদিশা, নিম, পটল, পলতা, . भान, भाषतक्षि, भानिया मामात्र, भूमर्गवा, भूँडे, chen, (भवादां, वक क्ल, वक्ल, वक्षण, वष्टक, वाकी, (तर्मना, वावना, कार्ष, कृत्रताक, मनमात्रीक, मानकृ, मानकी क्ल, यख्डू बूब, बाजा, त्लव्. टल्प, दिस्माक, दिस्नागन, শতৰূলী, শিখুল, শেৱালকাটা, সৰিমা, সিউলী, সেওড়া, স্থল-भज-- এर भक्त दृत्कत विश्वित षश्य घशा, भाग, भूम, कन, বীৰ, কাঠ, বন্ধল, ক্ষীর, মূল ইত্যাদি কাঁচা অবস্থায় ঔষধাৰ্থ राव्छ इंस।
- (२) जामनकी, हिंडिककी, वटहणा, माक्रिकि, मदन, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, পিপুল, তেৰপাতা, ভীরা, কালএীরা, बत्न, (गःसम्ब्रिह, त्मिब, त्याधान, वनत्याधान, देशवश्रामञ्ज कृषि. গমের ভূষি, মুসকার, সোমরাজ, ভঁঠ, বুচকি দানা, গোকুর, माझ द्विता, जनस्त्र, जाण्डेठ, वायुन्दार्थ, क्लेकादी, बुद्धी, ছোট চাদরের মূল, তামাকপাতা, বিলি, বেণার মূল, তেউঞ্জী, লাকা, তোপচিনি, কাৰাৰ চিনি, চিতাৰুল, দম্ভিৰ্ল, চিন্নভা, दि, वह, क्र, ब्रष्टिमन्, (भीमान, भागाणाणा, भावसन, (भेदान, तक्रन, रमूप, कनारे, यक्रत, यत, जिल, क्रभाति, अक्रम हान, অশোক হাল, রোহিতক হাল, বিচ্চন, ইন্সৰব, কটকী, খেত ও बळव्मन, निवृत क्न, बाहेक्न, (यन७ ई, त्याव्यम, खूबिक्यांक, क्रीमारती, जानकी, अमनजा, देवबी, धूना, नैव, द्वाक्याबी, माक्कन, किन्मिन, रम जाना, क्नरीक, छुनारीक, जनारीक, भनानरीय, चामरीय, कार्यरीय, मनिना, मानवनार, चाडल **हाडेन-- अरे नकन डिडिक (चयक एकावशाद वावश्य हर।** তা ছাড়া গুড়, চিনি, মিত্রী, পুরাতন গুড়, পুরাতন ভেঁতুল, नित्रवाद रेटन, मातिरकन रेटन, टिन रेटन, त्रिक्ट रेटन, ভাণিৰ তৈল, মনিমা তৈল, খনের, ভাবের জল, গোলাণ জল, বিং, দসাল্লন, সিধি, আকিং, জাজান প্রভৃতি উদ্ভিক্ত স্তুব্য-क्रिक क्ष्मिक्टम पार्यक दर ।

- (৩) ছব, দই, নাবন, বি, মধু, পুরাতন ছত, হুগনাভি, নোম, শাস্ক, লখ, হরিবের শিং, মহুরপুছে, গোদন্ত, গোবর, গোচোমা—এইগুলি পুহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্য জান্তব ভেষক।
- (৪) সোহাগা, গৰক, তুঁতে, হীরাক্ষ, স্চল লবণ, বীটলবণ, সৈৰব লবণ, সোরা, হরিতাল, নিশাদল, যবকার, লোহতক, বক্তক, সকেদা, চূণ, চূণের কল, হিছুল, মন:শিলা, গেডিমাটি, কিটকারী, কুলবড়ি, উনানের পোড়ামাটি, সমুত্র-কেন—এইগুলি গৃহ-চিকিৎসার ব্যবহার্য্য পার্থিব বা ধাতব তেমক।

১ম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ভেষকগুলির কর ভেষক উভানের প্ররোজন। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর অন্তত্নুক্ত অধিকাংশ দ্ৰব্যই পদানী দোকানে পাওয়া যায় এবং বাকীগুলি অভ ভাবে সংগ্রহ করা কঠিন নহে। পাচনের কভকগুলি উপকরণ বাতীত গৃহ-চিকিংসার সর্বদা ব্যবহার হর, এরপ প্রার সমস্ত ভেষকই এই তালিকাভূক্ত করা হইয়াছে। তবে গ্রামাঞ্লে এবং শহরেও দেখা বার, কেছ কেছ বিশেষ বিশেষ রোগের আকর্ষ্য কলপ্রদ গাছ-গাছড়ার প্ররোগ জানে এবং তাহারা এগুলিকে "बङ्ग शि"करण दक्षा कतिया पारक । वना वाहना, के श्रकात ভেষক এই তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। উপরি-উক্ত ভালিকার উন্নিধিত এক বা একাধিক ভেষজের সংযোগে এক একটি ঔষৰ কলিত হইনা রোগ চিকিৎসার ব্যবহৃত হয়। এই नकम क्षेत्र राज्ञात कान-विभागका नारे किश्वा श्राताश বিষয়ে কোন ৰটলতা নাই। উহাদের দারা সব সমর উপকার मा हरेला अभकात इत मा। जातूर्विणीत शृह-िकिश्मात র্ভষ্মাবলীর ইছাও একট বৈশিষ্ট্য।

#### গৃহ-চিকিৎসার মকরধ্ব।

मक्त्रक्षक नामक अर्क्षकनभतििष्ठ मट्योषकी जामारमञ मिट्न थात पत पत रे कि के कि वार्यक रेता। जावहमान कान इरेट्ड बाद्दर्सनीय ििकश्तिकश्व नर्सविव जाति মকরধ্বক প্ররোগ করিয়া আসিতেছেন। এই আরুর্জেদীর मरहोयबछित श्राट बूक हरेबा ज्यूमा जामक वक वक छाउछात বিবিধ রোগে ইহার ব্যবহা দিরা থাকেন। অভুপানভেদে बावशास मकबस्तक अक निरक नकन श्रकांत्र श्रेष्टामानक মহৌষৰ, অপন্ন দিকে আবান বাছ্য ও জীবনীশক্তিবৰ্দ্ধক শ্ৰেষ্ঠ রসারন। সভোকাত শিশু, আসরপ্রস্বা ত্রীলোক এবং রুবুরু রোগীকেও ইহা নির্ভয়ে সেবন করান বার। পত সহস্ৰ বংসরের অভিক্রতার ইহা বিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইরাছে বে, সাধারণ আন-বুছির সাহাব্যে রোগ নির্ণর করিরা ববোপরুক্ত অভূপানের সহিত বাঁট মকরঞ্জক ব্যবহারে বে-কোন প্রভার প্ৰথম অবস্থাৰ প্ৰাৰ্থ চমংকার উপকার পাওৱা বার। **\$445 राज्य गर्छा। नामाज এতি নাজা এক আন। হইতে** 

পাঁচ পরসার মধ্যে কিনিভে পাওরা যার। এদিকে দিন্
দিন রোগের চিকিৎসা বেরূপ ব্যরবহুল হইরা দাঁভাইরাছে,
ভাহাতে পারিবারিক চিকিৎসার মকরন্ধক্রের ভারও বছুল
প্ররোগ বাছনীয়।

মকরধ্বব্যে মত একটা মহোপকারী ঔষধের অপেকাতৃত বহল প্রচলনের পথে কভকগুলি অন্তরায় আছে। প্রথমত: ज्यानिक वाजनी, मकन्नक्षक नारम वाकारन याद्या विक्रम हम् তাহা প্রায়শ: শান্ত্রোক্ত উপায়ে প্রস্তুত বিশুদ্ধ মকরঞ্জক নছে এবং একর অনেকে মকরধ্বক ব্যবহার করিতে চার না। লোকের মন হইতে এরপ ধারণা দুর করিবার দায়িত্ব অবশ্রই মকরধ্বৰ প্রস্তৃতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির। তবে গবর্ণমেন্টের তত্বাবধানে মকরধনৰ তৈয়ারী হইয়া কুইনিনের মত পোঞ্চ আপিসের মারকত বিক্রীত হইলে, ঐ মকরধ্বকে সহক্রেই সকলের আছা হইবে। তারপর অহুপান-দ্রব্য সংগ্রহের অস্থবিধাও আছে এবং এ সহত্তে পরে আলোচনা করিতেছি। তৃতীয়ত: মকরধ্বৰ বিশেষ পরিচিত ঔষধ হইলেও ইহার ব্যবহারবিধি সহকে পরিকার জ্ঞান না থাকার, অনেকে ইছার প্রয়োগে অনেক সময় বাছিত কল পায় না কিংবা বিবিধ রোগে সাকল্যের সহিত প্রয়োগ করিতে পারে না। এই অস্বিধা দূর করিবার ভঙ্চ মকরধ্বভের অসুপান ও বিভারিত ব্যবহারবিধি সম্বলিত পুত্তিকা রচনা করিয়া ঐগুলি ধরে ধরে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

#### পৃহ-চিকিৎসার পাচন।

অনেক কঠিন কঠিন রোগও পাচন ব্যবহারে আরোগ্য হইরা থাকে। কোন কোন রোগের বিশেষ বিশেষ অবহার বিশেষ বিশেষ পাচনের ব্যবহা আরুর্কেদে আছে। স্থতরাং কতকগুলি পাচনের প্ররোগে কিছু কটলতা আছে, এবং এক্ছ চিকিৎসাশারের জ্ঞান প্ররোজন হর। কিছু আবার এমন কতকগুলি ক্লপ্রদ পাচনও আছে, বেগুলি ব্যবহারে কোন কটলতা নাই এবং পারিবারিক চিকিৎসার নিরাণদে ব্যবহার করা যার। এই শ্রেণীর পাচনই গৃহ-চিকিৎসার ব্যবহার করা যার। এই শ্রেণীরা ঐ সকল পাচনের বিবিধ ব্যবহার অবগত ছিলেন। ঐ পাচনগুলি আবার ব্যবহার প্রবাত টিত।

#### গৃহ-চিকিৎসার সহারে তেবৰ উভান।

সেকালে পারিবারিক চিকিংসার বনৌব্ধিসমূহ বছল পরিমাণে ব্যবহৃত হুইত এবং ঐশুলি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে লোকের দৃষ্টি হিল। এবন আর তাহা নাই। করেক প্রকার তেবক পদ্মী ক্ষলের এবানে সেবানে সর্ব্বেই পাওরা বার, কিছ ক্ষরিকাংশ প্ররোক্ষনীর বনৌব্ধি আক্ষকাল কোবাও ক্ষরারাসে পাওরার উপার নাই। গৃহ-চিকিংসার ব্যবহার্য্য ब्रानीयविश्वनित्क व्यविष क्रवियां कृतिए व्हेरल, अवय काक ইছাদিনকৈ সহক্ষত করা এবং ভাষা করিতে ভইলে পরী অঞ্জের ছানে ছানে ভেষক উভান ছাপন করার প্ররোজন चनविद्यार्थ। তবে य नकन वत्नीयि कांठा चवद्याव श्रद्धान इब थ्रवानणः त्नहे भक्त वर्तायवि मश्राद्व चन एवयच-উভানের আবর্ডক। শুকাবস্থার ব্যবহার্য অনেক উত্তিক্ষ ভেষক সৰ বক্ষ কলবারুতে ক্রার না। তা ছাড়া প্রায়ে রোগের কল্পনা করিরা নানা প্রকার ভেষক সংগ্রহ করত: শুক করিরা ঘরে রাধা গৃহস্থ পরিবারের পক্ষে সম্ভব নর। সুভরাং শুকাবস্থায় ব্যবহার্যা ভেষত্বসমূহের কিছু কিছু উভানে রোপণ করা গেলেও, ইহাদের জন্ধ প্রধানতঃ পসারী দোকানের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যাহা হউক, প্রয়ো**ল**নীয় ভেষ<del>ত</del> সমৰিত গ্ৰাম্য ভেষৰ উত্থানগুলি এমন স্থানে রচনা করিতে হইবে, যেখান হইতে উত্থানের চতুসার্থস্থ অঞ্লের লোক অনায়াসে উভান হইতে গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতে পারে। বাজারের সরিকটে উদ্ধানের স্থান নির্বাচিত হইলেই ভাল হর। কেননা, তাহা হইলে গ্রামের সকলেই একে অভের সাহায্যে উভান হইতে ভেষৰ সংগ্ৰহ করিয়া লইবার স্থবিধা भारेत्व।

মকরঞ্চক এবং বিবিধ ভারুর্বেদীর ঔষধের ভঙ্গানরণে বে সকল কাঁচা গাছ-গাছড়ার ব্যবহার হর, সেগুলি সংগ্রহের ভঙ্গবিধা হেতু পরী ভঞ্জের লোকেরা ভনেক সমর মকরঞ্জে কিংবা ভারুর্বেদীর ঔষধ সেবন করিতে চার না। পূর্ব্বোক্ত ভেষক-তালিকার ১ম শ্রেদীটর ভঙ্জুক্ত ভেষকগুলির সমহরে উভান রচিত হইলে, পরী ভঞ্জের লোকের এই ভঙ্গুবিধা দূর হইবে। পারিবারিক চিকিৎসার মকরঞ্জের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে, শুধু মকরঞ্জের ভঙ্গানের ভঙ্গই ভারতের সর্ব্বরুত্ত্ব ভেষক-উভান রচিত হওরা উচিত।

বে সকল তেষৰ পদ্ধী অঞ্জের সর্ব্বেই পাওরা যার, ডেয়ৰ-উভানে ঐ শ্রেণীর ভেয়ৰ রোপণ না করিলেও চলিতে। পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বে, যত্ত তা হইতে সংগীহত উদ্ভিক্ত তেমককে ওয়ধ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। এ সহত্বে শাস্ত্রীর নির্দেশ এইরপ—পথে, যুক্তলে, অপবিত্র ছানে, কৃপপার্বে, উইরের মার্টতে, কারপ্রধান মার্টতে এবং ক্রানভ্তিতে লাত ওয়ধিরক্ষসকল কলপ্রদ হর না। অর ক্রেক রক্ষ গাহুগাহুড়া চারা অবহার ওয়ধে লাগে। তা হাড়া সর্বুক্তেরেই ব্রক্ষাদি সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে ওয়ধার্বি ইহালের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংগ্রহ করিতে হর। স্তরাং পূর্ণবীর্ঘান ওয়ধের ক্রন্ত ভেয়ক-উদ্যানের একাত্তই প্রয়োক্ষন আছে। সাধারণতঃ ৭৮টি প্রামের প্ররোক্ষন নির্টাইতে পারে, এমন এক একটি উভানের ক্রন্ত এক একরের বতুক্তির আবর্ত্তক হইবে। কোষাও এক লপ্তে এক একর

ভাষি বা পাওৱা গেলে, একাৰিক ভংশেও উভাৰ দ্বতিত হুইতে পাৰে। তেবত-উভাদের তত তেবন উৰ্ব্যন্ত ত্ৰিক বয়কার নাই। পতিত ডাকা ভ্যমি (high land) ভেষ্**ৰ-উভাবে**র সমধিক উপবোদী। স্তরাং ধুব আর মূল্যেই ভাষি সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। বৃন্ধাদি রোপণের ব্যব্ধ বেশী নছে। লেখকের বিবেচনার এক একর অমির দাম ও উভান রচনার ব্যব ৩০০১ हरेए ५०० होकांत्र महा महाना हरेत । काम मर्गाण-সম্পন্ন বনকল্যাণত্ৰতী প্ৰতিষ্ঠান কিংবা গবৰ্ণমেন্ট উভৌদী হইলে, অনেক স্থলেই ভেষৰ-উভানের প্রব্যোকনীর কমি ধনী পুরস্থদের निक्छ इरेट विनावृत्मा अर्थार मान विमाद मध्य क्रिए পারিবেন। উভান তৈয়ারী হইবার পর ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চারেৎ সভা অছন্দেই উদ্ধান রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে পারে। কোন কোন ক্লেন্তে মৃতন পরিকল্পিত বুনিরাদি শিক্ষা-লরের সন্নিকটে উভান-রচনা করিয়া উভান পরিচর্ব্যার কাভ বিভালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর দেওরা ঘাইতে পারে। বাল্য-काम इटेट वामक-वामिकाता यपि अवि-तृत्कत यप्र महेट শিশে এবং উহাদের গুণাগুণের সহিত পরিচরলাভ করিবার ত্রবোগ পার-তাহার কল ৬৩ই হইবে। ভেবল উভানের ৰত তেমন বিশেষ ষড়েরও আবর্তক করে না। বর্ষার প্রারম্ভে একবার এবং বর্বার শেষে আর একবার উভালের আগাছা পরিষ্কার কুরিয়া দিতে হয়। কোন কোন সময় চারিপাশের বেভার ভর অংশ মেরামত করিয়া দিভে হর। তা ছাভা মাঝে মাৰে দূতন লভাপাভা এবং গাছ-গাছড়া রোপণ করিবার প্ররোজনও আছে। এই সমুদরের জন্ত এক একটি উভানের পিছনে প্রতি বংসর ৩০।৪০১ টাকার অধিক ব্যর হইবে না। '

বেদ, বৌদ্ধগের সাহিত্য এবং কৌটল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠেও জানা যার যে, প্রাচীন ভারতে রালাস্ত্রেল্য ঔষধি-বক্ষের জন্ম দেশের সর্বাত্ত তেষজ-উভান নিশ্বিত হইত। সেই পুরাতন ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করার সময় উপস্থিত হয় নাই কি ?

পুহ-চিকিৎসার মুগোপষোগী পুস্তক রচনা।

পারিবারিক চিকিৎসাবিবিকে জনপ্রির করিয়া ত্লিতে হইলে, একদিকে বেষন পরী অঞ্চলের ছানে ছানে ভেষজ-উভান রচনা করার প্ররোজন আছে, ভেষনি অভ দিকে বিভিন্ন ভেষজের প্ররোগবিধি বৈজ্ঞানিকভাবে নিশিবর করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে হইবে। "পূহ্-চিকিৎসায় য়ুট্টবোগ", "গারিবারিক চিকিৎসা", "গহন্ধ টোইকা চিকিৎসা" প্রভৃতি নামবের কতকগুলি পুন্তিকা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এগুলি প্রারই বাজে। প্ররোগ ও পরীক্ষা ঘারা বে সকল ভেষজের গুণাগুণ উপর্ক্তরূপে নিশীত হর নাই, এইরণ অনেক ভেষজে প্র সকল পুন্তিকার কলপ্রদ গ্রহন রূপে উদ্ধিতিত হইছা পাকে। তা ছাড়া গ্রহরের মাত্রা

জনোগের কেজবিচার প্রভৃতি বিষয়েও হসাই নির্দেশ কান্যে দা। সভ্য কবা বলিতে কি, এই প্রেমীয় পুতিকাতিনি রোগজিউ দরিজ জনসাধারণের হর্মনভার হ্যোগে পুত্রক প্রণেতা ও প্রকাশকদের কিছু অর্থ লাভের উপার যাত্র।

আরুর্বেদীর পৃহ-চিকিৎসার রুগোপযোগী এছ রচনা করিতে हरेल, धर्मा क्राव्यम विख ও वहमर्गे धाठीन क्रिवास লাইরা একটি ক্মিট গঠন করিতে হুইবে। এই ক্মিট বিভিন্ন রোগাধিকারের আয়ুর্ব্বেদামুমোদিত পারিবারিক চিকিৎসার ভৈষ্কসৰূহের গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি বিভারিত ভাবে লিপি-ৰম করিবেন। এই প্রাথমিক সংগ্রহকে পুত্তকাকারে মুদ্রিত ক্রিয়া ক্রমন্মাকে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর "আঞ্জিক তথ্য সংগ্ৰহ কমিট" নামে কতকণ্ডলি কমিট গঠন করিতে হইবে। প্রথম কমিট কর্ত্তক রচিত গ্রন্থে উলিখিত ভেষদাদির ক্রিয়া ও প্রয়োগবিধির বিবরণ পুনরায় পরীকা ক্ষরিয়া দেবিবার দায়িত্ব এই আঞ্চলিক ক্মিটিগুলির উপর ভত করিতে হইবে। আঞ্চলিক কমিটগুলি নির্দিষ্ট পরায় ৰ ৰ অঞ্লের ভেষজবাবহারকারীদের নিকট হইতে বিভিন্ন ভেষভের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সহত্তে তথ্য সংগ্রহ कविद्वम । এই সঙ্গে भग्नद क्वांत (मन-अ) निष्ठ खनाना ভেষৰ সম্বেও অনুসমান এবং তথাসংগ্ৰহ চলিতে থাকিবে।

এই ভাবে অন্তঃ তিন বংসর ছ'ল চলিবার পর সংগৃহীত তব্যস্তলির বিচার ও বিশ্নেরণের ভার অপর একট শ্বিটির উপর বিতে হইবে। এই শেষোক্ত কমিট মৃতন তব্যের আলোকে গৃহ-চিকিৎসাবিধির একট প্রামাণ্য পৃত্তক প্রণরন করিবেন। বাহাদের বারণা, চর্চার অভাবে গত করেক শতাবীতে আরুর্কেদে অনেক করালের স্ট্রী হইরাহে, তাহারাও প্ররপ গৃহ-চিকিৎসার প্রহকে নিঃসঙ্কোচে প্রামাণ্য বলিরা প্রহণ করিতে পারিবেন। এখন গৃহ-চিকিৎসার প্রযোজ্য তেমক সহত্বে তথ্যামুসন্ধান এবং গৃহ-চিকিৎসার পুত্তক রচনার ব্যরের কথা। পুরুতাবে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে আড়াই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ টাকার মত বার হইতে পারে। পরে পৃত্তক বিজ্ঞান্য আর হইতে এই টাকার বড় অংশ উটিয়া আসিবার সন্তাবনা আছে।

মাত্র ষতই প্রকৃতির অত্সরণ করে, স্বাস্থ্যের দিক
দিয়া ততই সে বেশী সুধী হয়। আয়ুর্কেদীয় গৃহ-চিকিৎসাবিধি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অত্সরণে কলিত, স্তরাং
বৈজ্ঞানিক। কনসমাকে আয়ুর্কেদীয় গৃহ-চিকিৎসাবিধি
পূন:প্রচলন বিষয়ক এই প্রভাবট দেশহিতৈষী তিভাশীল
ব্যক্তিদিগকে একবার ভাবিয়া দেখিবার ক্ত আমি অত্বরোধ
ক্রিতেছি।

## নিফল কামনা

গ্রীক রুণানয় বস্থ

দেশেদি তোমার বর প্রভাতের আলোর শিশিরে, কুম্ম-কুঁছির গঙ্কে; চিত্রান্ধিত বর্ণান্ড আকাশ বিচিত্র সৌন্দর্থ-পথে বারম্বার করেছে আহ্বান,— ভূমি সে বর্ণার বাবী, অর্ণহীন আমন্দ বল্ক।

আলক হলারে যাও মেবককে কজল দিবলে উল্লেল বিহাংসম আঁথি-পল্মে অমিলিখা হানি'; কথনো এসেহ কাছে, যুহু হেসে গেছ দুরান্তরে কথের অতীত তীরে: শুদ্ধের বড়ো কাছাকাছি।

চিত্রিতা বড়ির বন, ড্তীরার ভাঙা টাদ কাঁপে
অধীর উমির প্রান্তে; বিস্থৃতির বাঁকা লেবা বেন
বিরহের বৃতি বরে, হিম জক্র কেলে একাকিনী
হিমাজের অর্জ্বরাত্তে শীবনের ভাঙা বাটে বসি।

হে অচেনা, কে গো ভূমি, গান্তে লাগে ব্যাক্ল নিধাস, তবু তো এলে না কাছে ভূমি যেন নদত্ত-বালিকা;— সন্থান্ত সাগর-কলে থেলাছলে বিহুক কুড়াও, আবার কোধায় যাও ভন্ধ রাত্তে ধ্রুবতারা-দেশে।

আমারে ডেকেছো কেন, রিক্ত আমি, ভাঙা বাৰী হাতে,
মাহ্ব ডাকে না মোরে, হংব নাই, ত্মি গুবু ডাকো;
ত্মি ডাকো, ত্মি ডাকো, তারপর মৃত্যু দাও মোরে;
আমার সমাধি-চিহ্ন ত্পপুঞ্চে ঢাকা পড়ে বাক।
ঢাকা বাক অরণ্যের শ্রপত্র দক্ষ তরুবুলে,
আমায়ত হুর্বকর দিরে যাক আতপ্ত চুহ্বন;
ত্মি গুবু ডালোবেসে এক বিন্দু কেলো অক্রবল,
ভাগাহত জীবনের এই মোর অভিম প্রার্থনা।

#### সাধক নাম্বালোয়ার

#### গ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

ৰগতের ইতিহাস পর্বালোচনা করিলে দেখা যাত, ৰূগ-অষ্টাদের চিন্তা ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া অশিবের পূলারী আ মবিমত মানবৰাতি ধ্বংদের ভয়াবত পরিণতি হইতে রকা शाहेबा बादक। मानवकाठि यथनहे छक्षेटक विश्वा हहेबा 'প্রলয়-মছ্দ ক্লেডে ভদ্রবেশী বর্বরতা'র পূজায় মন্ততাবশে পশুবলে ধর্মকে ধ্বংস করিভে উন্তত হয় তথনই মুগা-ৰতারগণ বরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মানবের প্রতি ভগবংপ্রেম জাগ্রত হট্যা দেখা দেয় এই সকল মহামানবের মধ্যে। মুগাবতারগণের সান্নিধো জাতি আবার উহন্দ হইয়া উঠে এবং ক্লৈবাবজিত এক অমর আত্মার সাক্ষাংকার লাভ করে। এই আত্মদর্শনের ভিতর দিয়া তাতারা পশুত্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্ব হয় এবং সত্যম শিবম হুদ্রমের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া বন্ধ হয়। মহাকালের ধ্বংস-চক্রে জগতের সমন্ত বস্তুই ছিন্নভিন্ন ভাইয়া লোকচক্রর অন্তরালে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু এই ধংদের আবর্ত চক্তে অবিনশ্বর इंदेश बारक छाठारमञ्ज छादबादा जामर्न छ नाबना। वास्कि-জীবন ধ্বংস হইয়া যায় সতা, কিন্তু তাহার আদর্শ শাখত হইয়া ধাকে সহস্র জীবনধারার মধ্যে—ভাবীকালের জনগণের মাবে। মুগে মুগে মহাপুরুষগণ সভ্যের মুপকার্চে র র জীবম উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিদেহী আত্মা শত সহত্রের মধ্যে জীবস্ত হইরা থাকে। অবতারগণ মুগধর্ম-প্রয়েজনে যে অমুপ্রেরণা দিয়া থ'কেন তাহাতেই মানবভাতি সত্য ও মহলের পরে পরিচালিত হইয়া থাকে। সকল মহামানবের সথজে স্বামী বিবেকানন্দ বলিরাছেন---

These incarnations are always conscious of their own divinity; they know it from their birth. They are like the actors whose play is over, but who, after their work is done, return to please others. These great ones are untouched by aught of earth, they assume our form and our limitations for a time in order to teach us, but in reality they are never limited; they are ever free.—Inspired Talks.

ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণের সমর মরগণ ( কুলী
নগরের রাজবংশ) হংব প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে
সান্থ্যা দিয়া বলেন—'তথাগত চিরকালের কর অন্তহিত
হইতেহেন, এরপ প্রকাশ করিও না। তাঁহার দেহের কংগ

ইতেহে, উপদেশাবলী চিরহামী, ইহা অপরিবর্তনীর। আলম্ব পরিত্যাগ কর; বুক্তির কর উবিত হও।' সত্যদ্রত্তী ববিকবি রখীক্ষমাধ বলেন—'মাহ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঁরা তাঁরা পধনির্বাতা, প্রপ্রবর্শক। আহ্ব অশাক্ষ বাত্রা করেছে অরব্যের কর নর, আপদার সমন্ত শক্তি দিরে মাদবলোকে বহামাদবের প্রতিষ্ঠা করবার কনা, আপনার কটেল বাধার থেকে আপদার অস্তরতম সতাকে উদার করবার জনা। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, এই যে তার কীবনের একমাত্র লক্ষা—

শুনিয়াছি তারি লাগি

যাৰপুত্র পরিয়াছে ছিল্ল কছা, বিষয়ে বিরাট

পথের ভিক্ক। মহাপ্রাণ সহিরাছে পলে পলে
প্রত্যহের কুশারুর।

হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাবৰারার বৈষ্ণব বর্মের একট বিশিষ্ট স্থান আছে। দান্দিণাতো বৈষ্ণব ধর্মের জাগরণের স্বত্ত্বণাভ হয় এতীয় প্রথম শতকের প্রারম্ভে। পরব বংশের রাজভু-কালেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রস্থৃত উন্নতি সাধিত হর। এপ্রীয় ডুতীর শতক ভইতে সপ্তম শতান্দী পৰ্যন্ত এই তামিল বাৰুগৰ সৰ্গোৱৰে त्राक्य करतन। এই बूर्ण चारलावात चान्।वाती रेवक्य সাধকগণ হিন্দু ধর্মের অভাদয় ও তামিল-ভূমির জনসাধারণের মধ্যে বৈক্ষৰ ধর্মের হল।দিনী শক্তির প্রেরণা সঞ্চারে সবিশেষ সাহায্য করেন। দক্ষিণাপথে বৈঞ্ব সাহিত্যের উৎকর্বসাধ্যে এই আলোরারগণের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হুইয়া থাকে। শ্ৰীকৃষ্ণচরিত অবলঘনে তাঁহারা ত্তব রচনা করিরা বৈক্ষৰ সাহিত্যের শীর্ষি সাধন করেন। আলোরার অথবা 'মিটিক' বৈষ্ণবগণ ভব্তিমার্গের উপাসক ছিলেন। তামিল বৈষ্ণৰ সাহিত্য 'বেবারম্', 'বিরুবাচকম্', 'বিরুবৈমক হি'; 'তিরুল গ-বাল' ইত্যাদি নামে পরিচিত। উপনিধদের গভীর ভত্তসমূহ সরল ভাষার রচিত হইরা এই সমত্ত তামিল সাহিত্যে স্থান পাইরাছে। বিভিন্ন জাতীর আলোরারগণ এই সমুদর তামিল ভোত্ৰগাথা বচনা কৰিবাছেন। বাম. ক্লফ্. নাবাৰণ, নৱসিংহ প্রভৃতি ঐক্সবাদের বিভিন্ন প্রবভারের উদেকে এই সমত ভোৱ

ষ্ঠিত ও নিৰেনিত হইয়াছে। প্ৰবৰ্তীকালে জীহামাহত चारनात्रात्रगर्भन धरे वर्षाञ्चीवरक धमलियार मार्ग नावान्नरभा প্রচার করেন। ত্বিধ্যাত বৈষ্ণবকুলভিলক রঙ্গাধাচার্য কর্ত বিভিন্ন আলোয়ারের রচিত ভোত্রগাণাগুলি সংগৃহীত चन । এই সংগৃহীত बहुमाननी 'पिराधनबन्' नाम পরিচিতি লাভ করে। ইহাতে চারি হাভার ভতিগান আছে। ব্ৰদ্ৰাধাচাৰ সৰ্বসাধারণ্যে নাৰমূনি নামে পরিচিত। ইনি এটার নবম শতকের শেষার্থ ও দশম শতকের প্রথম ভাগে জীরদম্ শহরে করগ্রহণ করেন। কবিত আছে, একদা ক্তিপর ত্রাহ্মণ কুমকোনম্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুবৃতির উদেক্তে ভব্দ-সদীত গাহিতেছিলেন। ঐ সদীতের অন্তর্নিহিত ভাব-মাধুর্বে রদনাপাচার্ব অভীব মুগ্ধ হন। বিজ্ঞাসা করিয়া তিনি ভানিতে পারিলেন, ভতিগানগুলির রচরিতা সাধক নাশা-লোৱার। অতঃপর তিনি বহু আরাস বীকারে নামালোরারের ইভন্তভ: বিশিপ্ত রচনাগুলি সংগ্রহ করেন। সংগ্রীত ভতি-গাৰাগুলির সংখ্যা এক হাস্বার। এই স্বতিগানগুলি আস্ত দক্ষিণ-ভারতের প্রত্যেক বৈষ্ণব দেব-দেউলে ভক্তিসহকারে नैक हरेता बादक।

পর্ব-রাজ্যের অবসানে এটার নবম শতক হইতে ছব্দিণাত্যে চোল নরপতিগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিভূত হর। প্রথম চোলরাভগণ শৈব ছিলেন। প্রতরাং আলোরার-গণের উপর অত্যাচার-অবিচার স্থক্ত হয়। কিন্তু পরবর্তী চোলরাভগণ বৈহনবপদ্ধী ছিলেন। বিখ্যাত প্রৱন্ধণ্য মন্দির দ্বাৰা রাবেন্দ্র চোলের অমর কীর্তি। দান্দিণাত্যের আধ্যান্থিক कृषि काक्ष এই इरेष्टे वर्षप्रमा बाजा हैर्दत बिह्नारह। আলোৱারণণ ত্রান্ধণাদি উচ্চবর্ণের প্রতি দোষারোপ বা বৰ্ণবৈষ্ম্য ও ছাতিভেদের বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম' বোষণা করেন মাই। তাঁহাদের মতে, জনবারা কাহারও মুক্তি নির্ধারিত হর না, কর্মারাই ইহা নিরূপিত হইরা থাকে। হরিভক্ত-भारत प्राथा कांग फेकनीठ एक्नाएक माहे। এই বিধে সবাই সেই 'অর্তের সন্তান'—ভাই তাই। 'প্রহানত্তরে'র ( ত্রন্ধহত্ত, উপনিষদ ও দীতা ) পরিবতে তাঁহারা ভক্তিমার্গের প্রাধান্য সাধারণ্যে প্রচার করেন। কারণ পীতার একাদশ चन्त्रात्व जिल्लामा विश्वज्ञभूमान क्षत्रात्व विवादम.

नाहर (बोर्ट्सिक्निक्न) न नात्मम म (ठकावा। भका अवरविद्या छडे र मृडेवामिन बार वया। कका क्षमावा भका कहत्वदर विद्यार्श्यन। काकुर छडे क कटकुम अद्यक्ष भवाकुम। १८८। १८

'তৃষি আমার বে রূপ দেবিলে, তাহা বেদাব্যরন, তপস্যা, দান অথবা অরিহোত্রাদি বজ হারাও দেবিতে পাওরা বার না। তে পরতপ অর্জুন। অনন্যতক্তি হারাই ইদৃশ রূপধারী আন্তর্যক্ত ব্যবস্থা করিতে এবং প্রত্যক্ত: আমাতে প্রবিষ্ট হুইতে সমর্থ হয়।' এই প্রেয়-ভক্তিবাদই ভারতের মধ্যবুগের ধর্মানোলনের বিশেষত্ব। 'ভক্তিত্ব
ত্বল হুইল জাবিভ দেশে, উত্তরে তাহা আনিলেন রামানন্দ।
তাহার পর সাধক্তেঠ ক্বীর তাহা সপ্তরীপ নর থও বস্থার
বিভার ক্রিলেন।'

ভক্তি ত্রাবিড় উপজী লারে রামানন্দ।
প্রগট কিরো কবীর নে সপ্তবীপ নো-বঙ ।
এই প্রেম-ভক্তি সহত্তে কবীর বলিবাছেন—
প্রেম বিনা সব কর্ম রুধা প্রেম বিনা সব জ্ঞান।
প্রেম বিনা ঢিগ দুর হৈ প্রেম মিলে ভগবান।

আলোরারগণের 'তামিলনাদে'র ভিতর দিয়া পীতার এই পর্ম সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হইরাছে। এই 'তামিলনাদের' ব্দরহন্ত কৌতুকপ্রদ। 'প্রপুরাণে' এই রভান্তটি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিত্ব দেশে ভক্তিদেবীর জন্ম হয়। কর্ণাটকে পুলিত যৌবন কাটাইয়া শুর্দ্ধরপ্রদেশে তিনি রুদ্ধপ্রাপ্ত হন। তাঁহার হুই পুত্র-ভান ও বৈরাগ্য। তাঁছারাও যথাসমূরে বৃদ্ধ হইলেন। একলা ভিভিদেবী পুত্ৰবয়সহ প্ৰীয়ন্দাবনধানে উপনীত হইলেন। কিছ কি আন্চর্য সেধানে ভক্তিদেবী বিগত বৌবনত্রী কিরিয়া পাইলেন। কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দেছের কিঞ্চিনাত্র পরিবর্ত ন সাধিত চইল না। ইচাতে জাঁচারা বছই ত্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দেবর্ষি নারদ ভক্তিদেবী সকাশে উপনীত হইয়া প্রকাশ করিলেন, "দেবি, ছ:ব করো না। সমন্তই সেই বিশ্বনিরক্তা ভগবানের ইচ্ছা। ভূমি তাঁর পদপল্লবযুগল শরণ কর। আবি বেশ কানি, ভূমি তার অতীব প্রির-তার সমন্ত মনপ্রাণ ভূড়ে ররেছ। তোমার প্রেমের কাছে তিনি তাঁর প্রাণকেও ভুচ্ছ বলে মনে করেন। তোমার আহ্বানে তিনি দীনের পর্ণকূটীরে এবং নীচছনের অন্তরেও আসন পেতে বাকেন। ভক্তরদরে আশার স্কার করে তাঁদের বাঁচিরে রাখবার জন্যই তোমায় তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। মুক্তিকে দাস এবং জ্ঞান বৈরাগ্যকে পুত্ররূপে ধরাধামে তোমার কাছে পাঠিরেছেন। মহাদেবি । প্রবণ কর, সকল রুগের মধ্যে কলিবুগই শ্রেষ্ঠ। এ বুগে তোমাকে প্রত্যেক নরনারীর স্থদরে অবিঠাত্রী দেবীরণে স্থাপন করব। নতুবা আমার হরিদাস मांबर द्वा वर्ल बर्न कत्रव । अक्बाल द्रमावरमद शाय-ৰুনোচিত প্ৰেম-ভক্তির হারাই ভগবানকে লাভ করা হার। ভপতা কিংবা প্রহানত্তরের পথে তাঁকে পাওরা বার না।"

ভবন ভজিদেবী দেববি নারদকে বলিলেন, "আমার প্রতি বদি ভোমার সভ্যিকারের প্রভা থাকে ভবে এদের মৃতকল্প দেহকে শক্তি স্কারে প্রবৃহ করো।"

মা। হে গরত্বপ অর্থন। অনন্যভক্তি হারাই উদৃশ রপধারী দেববি 'ভাগবত ধর' প্রভাবে জান-বৈরাগ্যের দেহে বৌবন আন্তঃকে বর্জপতঃ কানিতে (শান্তভঃ) পর্ববেক্ষণ করিতে এবং সকার করিলেন। 'ভাগবত পুরাণে'র একাদশ অধ্যার, বাহা শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেদ্ধ নিকট উপদেশজ্পনে ব্যাখ্যা ক্ষেন, সাধারণত: 'ভাগবত বর্ষ' নামে পরিচিত। কলির্গে ইহা নারদীরা ভক্তিনামে ব্যাখ্যাত হইরাছে। আনন্দে বিহলে ভক্তিদেবী পুত্রবর্ষে মুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া মৃত্য করিতে লাগিলেন। এক প্রী আলৌকিক রস-ভাবে সকলে বিভোর হইয়া পভিলেন। ভক্তি-দেবীর এই মোহুন ভাবাবেশ হইতেই 'ভামিলনাদে'র কর।

তিরেবেদ্দী কেলার অন্তর্গত তামপর্ণী নদীর তীরে অবহিত বিক্লৰ্গরীতে পরম ধার্মিক বেল্লাল ভাতীয় এক রাজপুত্র বাস করিতেন। তাঁহার নাম করিমারন্। ভাঁহার পূর্বপুরুষগণ शब्य देवक्षव शिरमन । अब वहरत्र फेमबोनकरे नार्म अक शब्य রূপবতী কলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উদয়ানদইর **পিতার নাম বৈশ্বস্থানিক। ইনি থিরুবন্ পরিসরম্ গ্রামের** व्यविवात्री। मान्नजात्थरमत वनाविल व्यानत्म जांदारमत मिन অভিবাহিত হইতে লাগিল। বহুদিন যার, তাঁহাদের কোন সম্ভান-সম্ভতি ক্ষমগ্রহণ করিল না। ইহাতে তাঁহাদের হাদয়ে এক অব্যক্ত গভীর বেদনার সঞ্চার হইল। সভীসাধ্বী উদমানদই সামীসহ কঠোর ত্রত উদ্যাপন করিতে লাগি-लन। अक्षा शिवानम हरेए शहर প्रजानमनकारन ত্রতচারিণী উদরানকই এক বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পান। স্বামী-ল্লীতে মিলিরা মন্দিরে অবস্থিত বিগ্রহের চরণে প্রাণের আকৃতি জানাইরা পুত্রকামনা করিলেন। তাঁহাদের আকৃল আবেদনে দেবতার আসন টলিল। দিন যায়। যথাসময়ে **धेमशानकरे अख:मला करेटलन। दाकामद माक्लिक छे**९नव অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাণীর প্রসব-कान छैपश्चि बहेन। यन्निट्र यन्निट्र (याज्यापाठार्त দেবতার পূকা হইতে লাগিল। অভঃপুরে শাঁধ বাদিয়া উঠিল; মহিলারা মঙ্গলগান গাহিতে লাগিল। যথাসময়ে छएबानकरे अकृष्ठि शुद्ध क्षत्रव क्रियान। बाका बाधि छक्टबरे चानत्म विस्तृत इरेलन। किंद्र क्रवत भन्न नवकाएक क्रमन भर्वच कृतिम ना-किश हकूक्रमीमन कृतिम ना । अमन কি মারের ভঙ পানও করিল না। নবৰাত শিশুর অভুত লক্ষ্ দেখিয়া রাজ্যে জানন্দের পরিবতে বিবাদের ছারা নামিরা আসিল। মাভাপিতা ভীতসন্তত হইরা পড়িলেন। শিশুট বেব-অংশসমুভ মনে করিরা রাজারাণী তাহাকে নিকট-वर्जी विक्रमनित्त नरेबा (शतन। त्रवातन छाहाता निख-भक्तामरक अक्षे एउँवृत शास्त्र शहात नीरह ताबिरतम। ভগবানের লীলা অপূর্ব ৷ সমবেত অনতা বিনিত চিত্তে দেখিল, সেই ভেঁচুল গাছের কোটরে শিশুট ফ্রান্ডগতিতে धारवर्भ कविवा श्वांनाम शानमध हरेन। भिश्व मार्था **क्रिकाद हाक्ना कि**ष्ट्रमाख शतिनिक्छ हरेन ना । अरे जार দেবিতে বেখিতে বোলট বছর কাটল। এই শিশুই পরবর্তী कारन मानारनातात्र मास्य अनिविनाक करतः। मानारनातात्र

শব্দের অর্থ মরনী সাধক। অবশ্যের পরম বৈশ্বর মাধুরক্ষির সহিত এই সাধকপ্রবরের যোগাযোগ স্থাপনের তিতর দির। দক্ষিণ ভারতের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যারের স্ত্রপাত হইল।

মাধ্রকবি ভাতিতে সামবেদীর আছা। চোলদেশের জন্ত্রপত বিরুত্বলোর থামে ইঁহার ভার হয়। অতি আর বরসেই তিনি বেদাদি শারে জগাব পাঙিতা আর্থন করেন। একের বরপ সমাক উপলব্ধি করিতে তাহার সমন্ত দেহমন একান্ত উর্থ হইরা উঠিল। তিনি ব্বিতে পারিলেন, তর্প্রিগত বিভাবারা ভগবানের সায়িধ্যলাভ করা বার না। সদ্গুরুর কুপা ব্যতীত জন্মতের আবাদন লাভ করা বার না। তাই কবীর বলেন—

श्वक्र विन कान न छेश्रोक श्वक्र विन मिरल न (कर। श्वक्र विन मरनंत्र नो मिर्ट कत्र कत्र क्या श्वक्रपत्र ।

গুরুর হুপা ব্যতীত জানলাভ হয় না, গুরুর সহায়তা ব্যতীত রহজের সন্ধান পাওয়া মুশকিল, গুরু ভিরু মনের সংশ্ব पृत्तीकृष्ठ दस ना-क्य क्य क्य क्य शक्रामारवत । जारे माधूबक्वि भग्धकात परिवर्ण श्राज्या श्राप्त करिया करिया তিনি উত্তরাপবের অযোধ্যা, মধুরা, কাশী প্রভৃতি তীর্ণ ছানগুলি **পরিদর্শন করিলেন। অতঃপর দক্ষিণাপথে তীর্থ পর্যটন কালে** তিনি বহ দূর হইতে এক বিমল আলোকরশ্বি দেখিতে পাই-লেন। এই অপুৰ্ব দৃষ্ঠ ক্ৰমাৰয়ে তিন দিন তিনি দেখিছে পাইলেন। রহভের যবনিকা উত্তোলনের ছত তিনি ক্রমাগভ আলোকরশ্বির অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অক্শেদ্রে ধিরুনগরীতে উপনীত হইবার পর সেই আলোকরনি আর তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তত্ততা জনপদ্বাসীদের বিকাসা করিয়া তিনি সাধক নাশালোয়ারের আক্র্যান্ত ব্যবহুদ্ধান্ত थ कीरनयाभन-धनानी करगठ इटेरनम । कठ:भद्र मानुबक्ति বেবানে নামালোৱার সমাধিষ্য রহিরাছেল সেবানে গ্রন করিলেন। সাধকপ্রবরের চেতনা সঞ্চারের ছব্ব তিনি বিধিধ উপায় অবলয়ন করিলেন: কিব তাঁহার সমত চেপ্তাই বার্বভার **পর্বসিত হইল। অবশেষে তিনি উচ্চৈ:বরে বলিলেন—** "মহাত্মন, অবিদ্যাসভূত নধর দেহান্তরগামী অথবা সেই দেহেই অবহিত আত্মার বাদ্য এবং পানীর কি ?" মাধুরক্বির প্রশ্নে সেই জানতপৰী দৃষ্টিপাত করিরা বিভহাতে উত্তর করিলেন---"বংস, অভদেহে অবহিত আত্মা প্রকৃতির হারাই লালিত-পালিত हरेश बाटक। कात्रण अध्यक्षाम् चत्रः विवाद्यम्, "चावि নিৰ সামৰ্থ্য প্ৰভাবে পৃথিবীতে অধিঠাৰ করিয়া সমস্ত ভুতকে ধারণ করিরা আহি এবং আমিই রসময় সোমরূপে ওব্রিস্মুই পরিপুষ্ট করিতেহি।"e

গামাবিত চ ভ্তানি বারহাম্যহ যোজনা।
পুলানি চৌৰবীঃ স্বীঃ সোধো ভূচা বসাত্তক: 

 ভিত্তি স্কানি

ৰিগুৰু আৰ্যান্থিক তম্ব ভাঁহার মুখে উচ্চান্নিত হুইতে দেবিৱা मार्ककि विचारत इंटवाक इंदेशमा। এर अपूर्व भागाश्चिक শক্তিদশের মহামানবকে ভিনি গুরুপদে বরণ করিলেন। নামালোয়ারের নিকট মাধুরক্বির শিশুত্গ্রহণ উচ্চ-নীচ বর্ণের **(क्यां) क्यां मृदीकृष्ट क्रिया मिलनवाची वद्दानव श्वां भारत क्रिया।** এই ভামিল মরমী সাধকের আধ্যাত্মিক আলোকরশ্বি মাধুর-কবির ন্যায় সুযোগ্য শিগুকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণ্যে বিষ্টুরিত ছইতে লাগিল। ভক্তিদাৰনার নবৰা গুণের সমন্ত্র মহাভাগবত মাধুরকবির মধ্যে দেখা যায়। তিনি শ্রবণে পরীকিং. কীত নৈ এন্ডকদেব, অরণে দৈত্যকুলপ্রদীপ প্রহলাদ, भाषरभवत्न औ श्रेमचौरमवी, चर्डनात्र भृष्, रचनात्र चक्रुत, দাভভাবে মহাবীর, সংগ্রাবে তৃতীয় পাওব ও আত্মসমর্পনে দৈতারাক দানবীর বলি। একমাত্র গুরুদেবের মহিমা জাপামর দাধারণের মধ্যে প্রচারের জ্বত তিনি ঞ্রিঞ্চদেবের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। নাম্মালোয়ারের এমুখবিনিঃস্ত বেদের গভীর ভত্তজান তাহার লেখনীর ষাহতে প্রাণবন্ত হইরা क्रिक्तं। याषुत्रकृति श्रीत श्रद्भारत्वत नश्रत्व विद्यारहन---"बामि षष्ठ कान प्रवासनी हिनि ना ना बानि ना: গুরুদেবের ঘশঃকীত নই আমার শীবনের একমাত্র ত্রত। আমি তার সেবক: ভগদ্থকার কৃণাকণালাভে আৰু আমার সমন্ত অহ্যিকা--বিভার অহ্যার, যশের অহ্যার দুরীমূত হয়েছে। মোহগ্রস্ত আমাকে তিনি প্রিয় শিষ্কের অধিকারদানে बना करत्राह्म। जिनि जामात्र निवा छक् मान करत्राह्म। त्याहास्त्र यामनकाणित्क शक्रापत्वत वित्रमधूनियाकी नाने ভবিরে প্রবৃদ্ধ করাই আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য। তাঁর शानक्षत्रकर जामात्र मादना।"

কৃষিত আছে, খ্রং লক্ষী-নারারণ নাম্মালোরারের সকাশে আবিত্তি হইরা তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন এবং কলিবুগে 'নারারীরা ভঞ্জি' প্রচারের নির্দেশ দিরা অন্তহিত হন। নামা-লোরার প্রভগবানকে 'বিখাতীত', 'বিখাছ্গ', 'বিখদেব', 'পরম-ক্রন্ধ', 'জীবন-দেবতা' প্রভৃতি আব্যার ভূষিত করিরা-ছেন। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের হর্গত সৌতাগ্য একমাত্র ভাক্তেই হুইয়া বাকে।

নাশালোরারের কৈশোর ও বৌবদের ঘটনাবলী এবং হৈদন্দিন শীবনবাত্র-প্রণালী সহতে বৈক্ষর প্রছ 'গুরুপরপরার' ক্রিয়াত্র আভাস পাওয়া যার না। তাঁহার কভিপর ভাত্র-প্রাথা ছান্দিণাভ্যের বহু দেব-দেউলের বিপ্রহের উদ্বেক্তে রচিত হইরাছে। ইহা যারা প্রতীর্ষার হর, ভিনি শীবনের অধিকাংশ সমর পরিপ্রাক্ষবেশে অভিবাহিত ক্রিরাছেন। নাশালোরার সম্ভবতঃ চিরকুরার হিলেন।

নালালোয়ায় বে ৬ছু পূৱৰ বৈকৰ ছিলেৰ ভাষা নহে, তিনি স্বীভূত করতে চো একজন ভূষিত হিলেন। ভিত্তি একজিন হজার সহিত্য আপন, পালিছে বাবে।"

চিত্তের যোগাবোগ ভাপন করিয়া প্রকৃতির বরণ উপলক্তি कदिशास्त । जिनि अङ्गि अशिक मानदवर्मी ( (humanised ) করিরা তুলেন। প্রস্থৃতির হুদর-মুকুরে তিনি অতিপ্রাকৃতে; দীলাবৈচিত্রা প্রতিবিশ্বিত দেখিতে পান। প্রাকৃতিক দুর তাঁহার কাছে শুধু নৈদগিক দুশুমাত্র নহে; ইহা তাঁহার কাছে **प्रिकारक जनरस्त्र जनीरमद्र वाण लहेशा। जिनिं** বিরাটের রূপকে অমুভব করিতে চাহিয়াছেন প্রকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্বের মধ্যে। 'রোমান্টিক' ভাবপ্রবণত। তাঁহার কবিভার আর একট বৈশিষ্টা। ভগবানের দেহনী বর্ণনাম তিনি পঞ্মুগ হুইয়া উঠিয়াছেন, তিনি নৈদ্যিক ও অনৈদ্যিক সৌন্দর্যের মাবে ভগবানের সতা আরোপ করিতে চেঠা করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলী ভাব-ঐশ্বর্যে অনির্বচনীয়, অপর্ব রদক্ষনার শ্রীমণ্ডিত। একবার তামিল কবি কম্বন বরচিত রামায়ণ ব্যাগা করিতে এরক্ষম মন্দিরে গমন করেন। তিনি পুত্তকটি এ এর কনাথের চরণে ত্বাপন করিলে অক্সাং প্রত্যাদেশ ভনিতে পাইলেন।

—হে কম্বন্! তুমি কি আমার ভক্ত নামালোয়ারের প্রশংসা-শীতি গেয়েছ ?

---প্রভা । আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা কর ; এবনই আমি তার কবিছের প্রশন্তিসহ তামিল-স্ব্রে আমার রামারণ ব্যাখ্যা করব।

অভঃপর তিনি নিমোক্ত করাগুলি বলিয়া সমবেত জন-মঙ্গীর সমকে নামালোরারের ভাব-সমূদ্ধ রচনরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন,—

"হে স্থীংশ! নামালোয়ারের একটি কবিতার সহিতও পৃথিবীর সমন্ত কবিতার তুলনা চলে না। স্থেরির সহিত কি কোনাকির তুলনা করা যার? উর্থীর সমক্ষ কি পিশানী? সাধারণ কবির নাম তে। তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্ট নয়।" এই বটনার নাঝালোয়ারের নাম সাধারণো স্থারিভিত হব। তিনি মানব-সমাক্ষের কল্যাণকামনার নিয়োক্ষ বাদী প্রদাদ করেন,—

"হে আছ মন । ভগবানের সেবার নিজেকে উৎসর্গ কর ।

ভারনে জাগরণে তাঁর নাম শরণ-মনন কর । তিনি সমন্ত প্রাণি
ভগতের পিতামাতা। ভগতের সমন্ত বস্তুতেই ভগবান

বিরাজিত। জন্তরে বাইরে তাঁর রূপ অন্বেষণ কর ; আমিত্ব

বর্জন কর । পার্থিব ভোগৈবর্থের প্রতি আকর্বণ রেব না—

আহেতুকী ভক্তি অর্জন কর । শরণ রেব, আরা অবিনহর ।

আপনার বলতে মান্থ্রের বা কিছু বুবার তৎসমুদর বেকে

ভগবান প্রিয়ন্তর । সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের

চরণে ভারণ লও । বিষর-বৈরাগ্য ও জভ্যান খারা চক্তন মনকে

ববিত্ত করতে চেটা করবে । ভ্যক্তের নামে ভ্র্মান কলি তারে

পালিয়ে খাবে।"

পাশালোয়ার মধ্যবুগে আবিভূতি হল। ভটন হাওঁছাচ (Hultzsch) বলেন,—

"Namamalwar must have lived centuries before A.D. 1000."

শৈবাচার্য তিরুজান সহত্তর শ্রীর সপ্তম শতকের মাকামাঝি বিরাজ করেন। শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তিরুমকই
আলোরার ইঁহার সমসামরিক ছিলেন। ভিনি নামালোরারের
কবিত্ব-মাধুর্যে মুগ্ধ হন। তখন পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মনের
রাজত্বলা (ই: ৬২৫-৬৪৫)। অধ্যাপক স্মলরম্ পিলাই
বলেন—

"The opening of the seventh century is the latest period that can be assigned to Sambhandar."

তিরুমকই আলোরার নামালোরারের সমসামরিক ছিলেন।
অব্যাপক কৃষ্ণবামী আরেকার নামালোরারের আবির্ভাব কাল
সহত্তে বাহা বলিরাছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ঠ
আছে। তিনি বলেন,—

"....we shall have to look for the age of Nammalwar in the period of struggle between Buddhism and Brahminism for mastery in South India and that period is between A.D. 500 and 700."

নাশালোয়ার পঁয়ঞিশ বংসর বয়:ক্রমকালে দেহরকা করেন। পার্থিব ভোগৈখর্বের প্রতি তাঁহার কিঞ্ছিলা আকর্ষণ ছিল না। ভগবানের সামিধ্য লাভের ক্ষল্ত তাঁহার চিন্ত সর্বাদা উন্ধ্য হইরা থাকিত। ∕দিব্য ভাবের আবেশে সময় সময় . তিনি সমাধিত্ব হইয়া পড়িভেন। তথন তাঁহার ছই নয়নে অবিরলধারায় প্রেমাক্র্য বর্ষিত হইত। তিনি বৃদ্ধাবনধামের গোপীকনোচিত ভাবে ভগবানের সাধন-ভক্ষন করিতেন। যেন—

> "ৰাগিতে খুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি, পরাণ-পুতলী ভূমি জীবনের সধি।

• श्रवात्री, रेवणाच, ১७৫৫।

আৰু আভৱণ তুৰি প্ৰবণ বঞ্জন বদনে বচন তুৰি নৱনে অঞ্জন। নিমেৰে শতেক ৰূগ হাৱাই হেন বাসি ৱাৱ বসভ কহে পছ প্ৰেমৱাশি।"

শাখালোয়ারের মৃত্যুর পরও মাধ্রকবি কিছুকাল জীবিত ছিলেন। তিনি গুরুর আরম্ধ তাত উদ্যাপনে ত্রতী হল।
নাখালোয়ারের নাম চিরশ্বরীর করিবার জ্বা তিনি গুরুদেবের একটি প্রভারষ্তি থিক্রনগরীতে ছাপম করেন। তিনি বৃতিটির প্রাত্যহিক, মাসিক এবং বাংসরিক প্রা ও উৎসবের স্বন্দোবত্ত করেন। বর্তমানে বৃতিটি থিক্রক্রন্থর নামক দেব-দেউলে ছাপিত রহিয়াছে। প্রতি বংসর বহু বৈষ্ণবভক্ত ও সাধক তীর্থদর্শন মানসে এখানে সমবেত হইয়া থাকেম।
নাখালোয়ারের ভোত্ত-গাধা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন বৈষ্ণব দেবমন্দিরে ভক্তিসহকারে শীত হইয়া থাকে।

ভারত এষিদের সনাতন ধর্মের লীলাভূমি। সেই গৌরবোচ্ছল আধ্যান্ত্রিকতার তপোভূমি অতীত ভারতকে বিশ্বত হইলে চলিবে না, উহার অদূর অতীতের কাহিনী মরণপথে রাধিতে হইবে। আৰু পুৰিবী হিংদায় উন্মত। ৰুড় বিজ্ঞানকে আধ্যাদ্মিক-তার উধ্বে আসন দেওয়ায় পৃথিবী ক্রমশ: ধ্বংসের পথে অগ্রসন্থ হইতেছে। বর্তমান ভগতের সভাতা যদি ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে মানবন্ধাতির ধ্বংস खबळाडावी। शकाम वरमद शूर्व वश्मी विदवकानम मिवा-मक्के एक है हो लक्का कतिबाहे और जावशान वाम फेकाबन कतिबा-ছিলেন। মানবতার আদর্শ বিশ্বত হইরা মাত্র আৰু আছ-খাতী লীলায় উন্মন্ত। নানা মতবাদের সংখর্বে ধরিত্রী আৰু প্রপীড়িতা। অমৃতের পুরেরা মৃত্যুভয়ভীত ক্লাম্ব অবসর। হে मश्रम् रावक श्रम वार्ष वार वार्ष वार्य वार्ष वार्य वार्ष वार्य वार्ष वार्ष वार्य वार्ष वार জ্যোতির্যায়ের পূলারী, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র বারতা লইয়া আমাদের মাঝে আবার তোমার 'তিমির-বিদার উদার **অভ্যুদর'** হউক। বেষহিংসাকদ্যিত মানবসমালকে তুমি অমর জীবদের প্ৰে পরিচালিত কর।



## বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের

গত আগষ্ট আন্দোলনের সময় কারাজীবনের রোজ-নামচা এই 'রশ্বকারার দিনগুলি'। পোশাকী আড্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড্থর রচনা ---প্রতিদিনের মনের কণা শুধু নিজের জন্ম লেখা। ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদান্ত ছন্দে বাধা যায়, সাংসারিক জীবনগাত্রার ধারা কি করে জাতীয় অভিযানের উত্তাল তরকে মিশে পাকে-তারই অপরূপ আলেখা। পণ্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন আলোকচিত্রে সঙ্কিত। দাম ৩১

ক্রমণ **হাতিসিং**এর অভিনব রচনা

'ছারা মিছিল' জেলজীবনের অভিনৰ চিত্তাশালা। 'অপরাধী' বলে যাদের মার্কা মেরে আজীনন মেলবাসের অভিশাপ দেওরা হয় তাদের ঘণিত অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অস্থায়ের ইতিহাস পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তাকে ছত্ৰেছত্ৰে বাক্ত করেছেন কুঞা হাতিসিং। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে, প্রথম আনন্দোচ্চাসের অস্তে, জেলনীতির তুরপনের কলকের প্রতি এই বই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দাম ৩।•

# "এই বই জাগ্ৰত এক জাভির গীতা…"

জওহরলাল নেহর

ভারতবর্ষের আন্থাকে দীর্ঘকাল ধরে একাগ্রচিত্তে मकान करत्रप्रन क्षथ्रत्रमाम । 'छात्र्य मकानि' मिहे তীর্থাতার আভাও ইভিহাস। ধ্সর অভীত থেকে রুক্তিম বর্তমান পর্যন্ত সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস পূর্ণ-পটে প্রসারিত। ওধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা নন জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের নির্মাতা। তাই ভারত-বর্ষের আস্থার সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তার নিজের আশ্বার সন্ধান—একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্বের উদ্বটেন। আক্ষমদানের এমন গভীর নিদর্শন তার ষম্ম কোনো বইএ আজ পর্যস্ত প্রকাশিত হয়নি। অতীত বা বতমানের ভারতবর্ষের চেন্তেও ভবিশ্বমান ভারতবর্ধ যে মহন্তর, বিপ্লতর, তারই মর্মক্ষা এই বইএর প্রতি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হয়ে আছে। লাম ৮।•

## রুঞা হাতিসিংএর

জওহরলাল ও বিজয়লন্দীর ভগ্নী কুকা হাতিসিং-এই আত্মজীবনী। বইখানা পড়ে পণ্ডিতজী বলেছেন: "বইটি সম্বন্ধে সম্ভষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে. গর্ববোধ করাও অস্তার নয়। আমার ধুব ভালো লেগেছে। ভারি স্থপাঠা, মনকে একেবারে নিবিষ্ট করে রাখে।...কোখাও কোখাও ভোমার লেখা এত জীবস্ত হয়ে উঠেছে বে সমগ্র অতীত আমার সামনে এসে पांडिरहरू, मरनत मरश इवित्र शत ছবি জেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে-পাওরার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে পেরে বসেছে।" দশটি নেহর ও হাভিসিং পরিবারের আলোকচিত্র। দাম ३

## বী**ণা দাসের** সংগ্রামকাহিনী

১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুরারি, বিশ্ববিদ্যালরের উপাধিসভার বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের উপর ৰীণা দাসের গুলিচালনার কাহিনী স্থবিদিত। কিন্তু সেই ব্যাপারেই এই পরিচর জ্বলে উঠে নিভে বারনি, দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার শিখা আজও অনির্বাণ। বীণা দাসের অকলম্ব দেশপ্রেমে কখনো কোনো খাদ মেশেনি — নির্ভীক সত্যভাবণে তাই তার এই সংগ্রামকাহিনী উজ্জল। এই কাহিনী ওধু একটি মনের গোপন ইতিহাস নয়, সেদিনের সমন্ত ঘরছাড়া তরুণের হৃদ্ধয়ের আলেখা। তাদেরই আদর্শের আলোকে, আশাভঙ্গের

ছালাপাতে, এই বই বিচিত্ৰ হৰে উঠেছে। সূচিত্ৰ। দাৰ পা

निशसर्व यात्रव

১৯/১ এলবিল বোল, ব্যক্তিকাতা ২০



প্রগতিণীলা— গ্রন্থাবকুমার বিবাস। ১৭৭ বি, প্যারী-মোহন হার লেন, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

ভাগা-ভাডিভ ভরণ-ভরশীর বিচিত্র প্রণরকাহিনী এই উপস্থাসের বিষয়বস্ত হইন্সেও ইহাতে দক্ষিণ-তীর্থের বিস্তার্ণ পটভূমিকাটি হইহাতে অধিকতর উল্লেল। বহু শতাকীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাধনাসমূদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ধের প্রাণধারাটিকে চিনাইরা দিবার আরোজন লেখার মধ্যে পাওরা যার। মনোক্ষ বর্ণনভঙ্গীর আকর্ষণে লেখক পাঠককেও সেই ফুদুর ভীর্ণরাজির পরিমওলে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং সেই কারণেই ভ্রমণের নেশার কাছে কাহিনীর কৌতুহল হইরাছে বাদুগীন। এটিকে উপস্থাদের লেবেল না মারিলা দিলেও ক্ষতি ছিল না। অবশ্য বাংলা-সাহিত্যে নামকরা এমন ছু'একখানি ভ্ৰমণ-কাহিনী আছে, যাহার ভ্ৰমণ অংশকে কাহিনী অংশ অসকোচে গ্রাস করিয়াছে। তথাপি সে লেখা বসিক্ষহলে আদৃত হইয়াছে একটি মাত্র কারণে। সেই সব কেত্রে কাহিনীর কংনা ও ভ্রমণের বাস্তবভাকে লইয়া তর্কের অবকাশ ঘটিলেও রচনার মধ্যে রসস্টিই হইয়াছে পাঠকচিত্ত আকর্ষণের মধা বস্তু। আলোচা গ্রম্থানিও এই পর্যারে পড়ে। লেশকের দৃষ্টিতে ভারত-তীর্থের প্রকৃত রূপ ধরা পড়িয়াছে এবং শ্রদায়িত চিত্তে তিনি ছবির পর ছবি আঁকিয়া।গয়াছেন। ছবিগুলি মোটের উপর সার্থক হইরাছে।

গ্রীর'মপদ মুখোপাধ্যায়

ন্তাতি, ভদ--- শিক্ষিড়িমোধন সেন। বিষ্টারতী প্রস্থালয়। ২,বরিম চৌকেড় ট্রীট, কলিকাডা, মলাপীচ টানা।

হিন্দুৰ বিভিন্ন শাস্ত্ৰগ্ৰন্থ ও আধুনিক নানা বিবরণ-প্রস্থ অবলম্বনে মালোচা পৃত্তকে জাতিভেদ-প্রধার কচনা ও ক্রমপরিণ্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত ও কৌতুক কর বিবরণ সংকলিত হটরাছে। বেদ প্রাণ শুভিতে এ সম্পর্কে কোণাও কঠোরতা, কোপাও কোণাও বা উদার্য ও শৈধিলোর পরিচর পাওয়া ষার। দেশের বিভিন্ন প্রাস্তের বাবহারের মধ্যে এ বিষয়ে যে প্রচুর বৈচিত্তা, বৈৰমা ও অসামপ্ৰস্ত বিজ্ঞমান আধুনিক নানা এন্তে বিক্ষিপ্তভাবে তাহা অনেকাংশে উল্লিখিত চইয়াছে। সকল প্রদেশের আচার-বাবহারের নিখুত বিবংশ সংগৃহীত ও আলোচিত হইলে এ সম্বন্ধে আরও অনেক নতন তথা জানা বাইবে। স্থপত্তিত গ্রন্থকার মহাশয় এই বিষয় সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত বা অৱজাত তথ্যের স্মাবেশ ও স্থানর আলোচনা করিয়াছেন। প্রস্তুত ক্রমে তিনি প্রাচীনকালের নারীকাতির অবস্থাব--বিশেষ করিয়া লাতিভেদ্জনিত তাহাদের দুর্ঘনা ও দুর্গতির বিবরণ দিয়াছেন ৷ প্রস্থমধ্যা कानिवाव, मिथिवात ও বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রচৃত উপকরণ ছড়ান রহিরাছে। প্রস্থলেধে সংযোজিত নির্দেশপঞ্জী বিষরামুসারে সংকলিত হইলে পাঠকের পক্ষে বেশী উপযোগী হটত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা 'বিধবা বিবাছে'র নির্দ্দেশপঞ্জীতে করেক স্থানে উলিখিত इडेब्राएड - 'পাঞ्चारव विधवाविवाइ,' 'विधवाविवाइ, क्लामबिरमांगदा', 'बाक्कन-



দের সধ্যে বিধবাশিবাহ'। 'বিধবাশিশহ' শক্ষের সক্ষেই একত্র এই বিধর-শুলির উরেধ থাকিলে কুবিধা হইও । প্রসক্ষরের বলা বাইডে পারে বে, বৈদিককুলে বিধবাশিবাহের বে নিদর্শন প্রস্থাধ্যে প্রকল্প হইরাহে ভাহার কোন উল্লেখ এই পঞ্জীতে নাই।

#### শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী

সন্ধ্যা মালতী—এআওতোৰ সাজাল। উবা পাৰলিশিং হাউস, ৩০ মহিন হালদার ইট, কালিঘাট, কলিকাতা। মূল্য ১৮০ মাত্র। এখানি কাৰ্যপ্রছ। প্রভালিশটি কবিতা আছে। আওতোৰ সাজাল ক্কবি। পাঙিতোর ভাবে কোথাও ওাঁহার কবিতা ক্লিট হর নাই। একটি সহল, বল্প এবং আন্তরিক প্রকাশক্ষী কবিতাঞ্জনিকে উপভোগ্য করিয়াছে। বর্তমানের রূপ কবিকল্পনাকে শীড়িত করিতেছে বলিলা লেখক বলিতেছেন, "বাশরীর ক্ষর হাশি উঠে সদা হার, করাত্তের ভূর্বানান্ত্র" দ্রবে সময়ে "আসে খেরে ব্রহ্মাণ্ড অধিল রক্ত-বাঁখি,"

'সে সময় গুলি তব ভৈয়ৰ আহ্বান, হে কৰি, আপন মনে গাহ তুমি গান '

একটি কবিভার পাই,

"ৰনের কাঁটা তুলতে পারি, মনের কাঁটা বার না ভোলা, মরমে বা হইলো গাঁধা, সহজে তা বার কি ভোলা?"

'অন্তৰ্হিডা'র দেশক বলিতেছেন, "লুকিয়ে আছে, হারার নিকো, আচে চোথের আড়ালে, আনি আমি আসবে ছুটে ছুখানি হাত বাড়ালে।" ব্যবিভেন্ন বিজ্ঞাসা---

"নন্মানাগভী, বনিতে পারিন, কে ভোরে বানিভ ভালো ? বিনের অন্তে নালাভিদ্ তুই কার কুতন কালো ?"

"তৈরবী আর পূরবীতে মিলন হ'ল আমার চিতে" বলিরা মন কেবলই এর করে, "ভাল কি লাগিবে নোর ভালবাসা, আমার বপন-কর্মন-আশা !" কেবারবাহিনী গলাকে সংখাবন করিরা শেবে নেথক বলিতেছেন,

"দিবি কি বা, একবার দক্ষ প্রাণের 'পর তুহিন দীতল কর ব্লারে !"
"সন্ধানালতী"র মধ্যে বে একটি করণ মধ্র হয় ধ্যনিত হইতেছে
তাহা কাব্যামোদী পাঠকের মনকে আকুট করিবে।

ঐশৈলেক্তক লাহা

বাঙালী—এপ্ৰবেশচন্ত্ৰ বোৰ। প্ৰকাশক—সিট কলেল, বাশিক্য বিভাগ, কলিকাতা। মূল্য ২া• । পূচা ১৪৩।

এই এছে সাতটি অধায়ে এছকার বাঙালী জাতির বহু সমস্তার আলোচনা করিরাছেন। অধারগুলির নামকরণ—এইরলা 'আমরা বাঙালী', 'ইতিহাসের পাতার', 'সমাস্তের রূপ ও রূপান্তর', 'অর্থনীতির সম্ভাবে', 'সংস্কৃতির বারণা', 'বিদিও সদ্মা' এবং 'বদ্ধ করো না পাধা'। এই নামকরণ হুইতেই পুত্তকের আলোচ্য বিবর সম্বন্ধে মোটাবুটি ধারণা করিতে পারা বার। বহু বিশিষ্ট বাঙালী ও অবাঙালী লেখকের মতামত উদ্ধৃত করিয়ালেখক তাঁহার বক্তব্য বিবর পরিছার ও সপ্রমাণ করিতে চেটা করিয়ালেন। অবস্তু লেখকের যুক্তি ও মতের সহিত সকলে একমত না হুইতে পারেন, কিন্তু একথা সত্য বে তাঁহার তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনাপদ্ধতি



উদ্ভব হইরাছে। বিষয়বন্ধতে লেখক বডটা বনোনিবেশ করিরাছেন প্রকাশকদির বিকে ডডটা দৃষ্টি রাথেম নাই। তবে গ্রন্থকার পৃত্তকথানি বর্ম বিনা লিবিরাছেন বলিরা পাঠকমাত্রেই তৃত্তিলাভ করিবেন। বাংলার ১৬৬০, ১৭৩০, ১৯০৫, ১৯১২ এবং ১৯৪৭ সালের মান্টিত্র ও করেক বংসরের জনসংখ্যার হিসাব পৃত্তকথানিকে তথেরে দিক দিরা মূল্যবাদ করিয়াছে। জামরা এই পৃত্তকের বহল প্রচার কামনা করি।

শ্ৰীঅনাথবদ্ধ দত্ত

মিঙ্গনবাণী (२র সংগ্রেপ)—বামী সিদ্ধানক। কলিকাতা সাম্বত সক্ষ—১৬, বিডন ব্লীট। সুলা এক টাকা।

আমি কি চাই — এইনিগমানক প্রমহংস। হালিসহর
দক্ষিণ-বাংলা সার্থত আত্রম হইতে প্রীথং নলিনী ব্রহ্মচারা কর্তৃক
প্রকাশিত। বুলাচার আনা।

বই দুখানি ঠাকুব শ্রীশীনিগমানন্দের প্রদন্ত উপদেশাবলীতে পূর্ণ। প্রথমখানি পঞ্জে রচিত—ভাহাতে হালিসহরেব আগ্রমের আচার-অণ্ঠানাদির
বর্ণনাও কতক আছে। বিতীর্নিতে ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের শ্রীমৃথনিংস্ত
চরিলটি বানী লিপিবছ হইরাছে। ভক্ত পাঠকপাঠিকা পৃত্তক প্রথানি পাঠে
উপকৃত হইবেন।

ब्रेडियमहस्य हक्कवर्खी

ক বিভা চ্যাটার্জী—- একুমার কৃষ বহু। বেলেভিট পাবলি-শাস'। পি ১৩, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ নর্থ। কলিকাতা – ধ। মূল্য ২১। উপভাসধানিতে বছর চেরে ভাষাবেশের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হইল। তরুপরি ইংার হানে হানে রবীক্ষমাধের একথানি অভিপরিটিড উপভাসের হারাপাত হইরাহে, তাহা সম্বেও কিন্তু পুত্তকথানিতে লেবকের লন্তির পরিচর পাওয়া বায়। ভাষা ভাল, কিন্তু শব্দ প্ররোগে কিছু কিছু ভুল আছে। প্রজ্বপট মনোরম।

শ্ৰীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সকল্প ও সাধনা—- এবোগেশচন্দ্র বাগল। ভারতী বৃক্ ইল, ৬, রমানাথ মন্ত্রদার ট্রাট, কলিকাতা—>। মুল্য ১০০।

বিটিশবিকারের প্রথম যুগ থেকে ১০ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে ভারতের থিওিত বাধীনতালাত পর্যন্ত ভারতবাসী ইংরেজের জ্ঞার অধিচার ও জ্ঞাতাচারের প্রতিবাদের সভন্ধ নিরে একান্তিক সাধনার বলে কিরপে মুক্তিলান্তের পথে ধাপে থাপে প্রস্তুত ও অগ্রসর হর এবং অবশেবে বরাজনলাতে সফলকাম হর, করেকটি পুলিথিত ধারাবাহিক জ্ঞাারের গলের মত করে গ্রন্থকার কিশোরদের শিক্ষার অন্ত তাই লিথেছেন। বইথানি সংক্ষেপে লেখা হলেও প্রচুর জ্ঞাতবা তথোর সমাবেশ এতে আছে। এখানি গ্রন্থকার প্রণীত 'মুক্তির স্থানে ভারত' নামক স্বৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিত্ত সংবর্ষ বলা বেতে পারে। ভারতের বাধীনতাগুজ্বের ইতিহাস প্রত্যেক ছাত্রের জানা আবস্তুক। গ্রন্থখানি ছাত্রদের হাতে দেখলে আনন্তিত হব।

# आरश्रस सर्वश

শিশুণাগনের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাদীণ পৃষ্টিবিধান করিতে অধিতীয়। ভিটামিন ভি, বি১, বি১,র সহিত মৃল্যবান উদ্ভিক্ষ ও বাসাধনিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাক্ট টিনিকটি প্রভ্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া গস্ভোদ্যামের সময়, সেবন করান উচিত। বিষটন বিয়াপিত রোগে বিশেষ উপকারী: — শিশুদের ব্রুতের শীড়া, অক্টার্ণতা, হ্য'ভোলা, পেট কাগা, কোঠকাটিভ, বক্ষপ্তভা, কয়ভা, কাইটস, রিকেটস ইত্যাদি।



निष्ठीत अधिरमभिष्ठिम् • कनिकाछ।



(১) ছোটদের রামায়ণ, (১) ছোটদের জাতক, (৩) ছোটদের ঈসপ, (৪) ছোটদের গ্রিম, (৫) ছোটদের রবিন-হুড— শ্রীভাগদ বাহা। আওতোব লাইরেরী, ৫, বহিন চাট্লো ট্রাট, কলিকাভা; (১) ব্ল্য ৮০, ২, ৩, ৫, ৫, প্রভ্যেক-থানির ব্ল্য ৪০।

ধ্বন ভাগ শেষ করেই শিশুগণ বাতে সহজেই নানারকর চিপ্তাকর্ষক গলের বই পড়ে অনের কিছু জানতে ও শিবতে পারে সেই উদ্দেশ্তে প্রস্থকার এই বৃজ্ঞাকর-বর্জিত বই এলি লিবেছন। গল্পগুলি শিশুবোধা সহল ও চিগুহারী ভাষার লিখিত। উৎকৃত্ত কাগজ, বহু একরঙা ও রঙীন ছবি এবং কৃক্ষর সচিত্র যুলাট বইগুলিকে বিশেব লোভনীর ক্রেছে।

ছে।টদের প্রথম ভাগ---- শ্রীক্রিক্সলাল ধর। আশুভোর লাইরেরী, কলিকাতা। বোড বাধাই, মুলা ৮০।

ৰইখানিতে ছটি নৃতন জিনিব দেখা বার। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক পছতিতে বালো বর্ণমালা শেখবার ও লেখবার স্থবিধার জন্ম একটা অকর থেকে কেমন করে ছুটো তিনটে এমন কি পাঁচটা সাতটা পর্বান্ত অকর রূপান্তর প্রথম করেছে, বড় বড় অকর সাজিরে করেক পৃষ্ঠার তাই দেখানো হরেছে। বিতীরতঃ, পৃশ্বকের শেবে কাগজের ধলির মধ্যে বর ও বাঞ্জনবর্ণের অকর এবং ইকার-উকার মাত্রাক্ষরগুলি আলাদা আলাদা কেটে পুরে রাখা হয়েছে। এইগুলি চিনে ও সাজিরে শিশুরা বর্ণেষ্ট আমোদ পাবে, সঙ্গে সঙ্গে

জক্ষর এবং বানানও ভালরণে নিখে নিতে পারবে। প্রচুর উৎকৃষ্ট চিত্র ও করবরে টাইপে ছাপা প্রদাসনীর।

#### खीविकारासकुक मीन

'কনোলে'র বুগে বে কয়জন তরুণ কথাসাহিত্যিকের রচনার শক্তির পরিচর পাইরা পাঠক-সম্প্রদার উচ্চাদের ভবিছৎ সম্বন্ধে আশাহিত হইরা উঠিয়ছিল শ্রীক্ষমরেক্র ঘোষ উচ্চাদের অক্তম। নীংকাল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দুরে থাকিয়া তিনি পুনরার অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ রচনাসন্তার লইর। আল্প্রাক্ষণাশ করিরাছেন। উচ্চার উপকাশগুলিতে পূর্ববক্ষের সমাজ-ভাগনের নীচুতলার একটা অক্ষারাছের দিক উদ্বাধিত হইতেছে।

নদীমাতৃক দেশ পূর্কবিকের বেদেরা বাবাবর-সম্প্রদার এ বিচিত্র ভারাদের জীবনবারা। সারা জাবন ভারারা নৌকার নৌকার ঘূরিং। বেড়ার—প্রানে প্রানে গৃহস্থদের বাড়ীতে দিয়া দেবার সাণের থেকা, কোবাও ভারারা ঘর বাঁথে না। জাতিতে ভারারা মুসলমান, কিন্তু একান্ত ভাক্তিরে মা মনসার পূজারতি করে। এই বেদে-সম্প্রদারের এক দম্পতি নমরনা জার ভারে স্বামী এক শ্যামল প্রীর ক্রোড়ে ভগ্নজীর, পরিতাক্ত জীবীন, নির্কংশ জমিদার-বাড়ীর নিকটে পথ্যাদীবির হীরে জাসিয়া নীড় বাঁথিল। কিন্তু অদৃষ্টের নিঠুর পরিহাসে মরনার বামী জকালে মরিল সর্পায়াতে। ভার পর পথাদিবীর সেই

# ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ

(১৯৩০ সালে স্থাপিত)

হেড অফিস—৮নং নেতাজী স্মভাষ রোড, কলিকাতা

(भाष्टे वस नः २२८१

ফোন নং ব্যাহ্ব ১৯১৬

### সর্বপ্রকার ব্যাক্ষিং কার্য্য করা হয়।

#### শাখাসমূহ

লেকমারেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্জমান, চন্দননগর, মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, স্থলপুর, ঝাড়স্থাদা (উড়িয়া), ও রাণাঘাট।

ম্যানেকিং ডিরেক্টর এইচ, এল, সেনগুপ্ত িঃসন্তান বেদেশীর জীবনে আবির্ভাব ছইল বৈক্ষ নাধু ভৈরবের। সাধু।
তাহাকে গেললা বাস বরাইল, লীকা দিতে চাহিল বৈরাপালরে
কিন্তু সন্তানহীনা বেদিশীর হলরে বাতৃষ্ণের নিধালে বুজুকা—
তাহার কঠে আকুল বরে ধ্যনিরা ইটিল—"তুই হামাকে একটি
ছেলে দে গোলাই।" ভৈরব কিন্তু পাবাণ-দেবতার মত নির্কাকার।
নারীর এই আকুল আকুতি তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না—
একতারাটি হাতে কইরা দে পাড়ি কমাইল অ্লানার উদ্দেশ্তে।—ইংাই
পদ্মণীবির বেদেশীর সংক্ষিত্ত কাহিনী।

কাহিনী-বর্ণনায় ছানে ছানে আবাভাবিক ও এবং অসকতি থাবি তেও লেখক বে শক্তিমান সে পরিচর মাথে মাথে পাওয়া বার। বিশেষতঃ রাজাসাহেবের বহরে পানোঅন্ত বেদেও বেদেনীদের ভোগলালসা-পহিল উৎসব-রজনীর বে বর্ণনাউ লেখক দিয়াহেন ভাহা একেবারে জীবন্ত হইরা উঠিয়াছে। লেখকের প্রকৃতি-বর্ণনার হাত বড় মিঠা। এই উপস্থানে প্রবেকের পলীঅঞ্লের একটি অপুর্বা হবি লেখকের তুলিকার নিপুশ্ভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বন্তললবেটিত কচুরিপানার পরিপুর্ব বিরাট প্রাদীধি বেন পাঠকের চোকের সামনে মায়াকাল বিতার করে।

ত্রিকোচন কবিরাজ—রবীজনাথ মৈতা ডি এম লাইত্রেরী, ৪২ কর্ণভ্রালিস ট্রাট, কলিকাচা। মুলা ছই টাকা।

অবালে পরলোকগমন করিলেও রবীক্স মৈত্র বাংলা কথা-সাহিত্যে বকার প্রতিভার ছাপ রাখিয়া নিয়াছেল। বেমন করণ রসের অবভারণার তিনি সিদ্ধৃহত্ত ছিলেন তেমনি বাক্স রচনারও তার কুড়ি ছিল না। 'ত্রিলোচন কবিরাক্ত' একথানি গল্পের বই। ইহাতে ত্রিলোচন কবিরাক্ত, আল ইার ট্রাভেডি, নারী নিয়তন, জোরার, সংখারক, একটি আধুনিক গছ, শেব পৃঠা এই কয়টি গছ খান পাইয়াছে। আয় সব কয়টি গছই নাজহসাত্মক, কিন্তু তথু বাক্ষই গল্পভালির একমাত্র উপজীবা নয়। কাহিনীর ভিতর দিয়া হেএক মাসুবের ভঙামি, ভাকামি ইত্যাদিকে ভীত্র কশাখাত করিয়াছেন।

এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ এবং অপুকা গর জোরার। দাম্পতা কলহকে কেন্দ্র করিরা গল্লটি রতিত। গল্টী রসপ্রাচুণ্টে টল্টল করিতেছে। বামীরীর কলহের অবগানে যে ভাবে তাহাদের পুনর্মিলন ঘটানো হইরাছে
তাহাতে অভিনবত্ব আছে। রবীক্র মৈত্রের চোথ ছিল ভিউমারিট বা হাস্তরাসকের চোধ। অত্যক্ত গুরুগন্তীর ঘটনার মধ্যেও বে একটা কৌতুকের
দিক থাকে তাহা ভাহার দৃষ্টি এড়াইত না। গুরুগভীর বিবরের বর্ণনা
করিতে করিতে একটি মাত্র উপমার বা সামাক্ত ছটি হাল্কা কথার
কোতুকরসের অবতারণা থারা contrast স্টির বে রীতি রবীক্র মৈত্রের
শেবের দিকের রচনা, বিশেষতঃ যুতকুত্বকে একটা লক্ষ্মীর বৈশিষ্ট্য দান
করিয়াছিল 'লোরার' গর্মটিতে তার আভাস পাওরা যায়। গঙ্কের উপস হার্মী লেখনীর উপর লেখকের অসাধারণ সংব্য এবং মাত্রাবোধের
পরিচাহক।

এনলিনীকুমার ভজ

মহাচীন—এইবাংকবিমল মুখোপাথার। বীণা লাইবেরী, ১৫, কলেজ কোলার, কলিকাতা। পু. ৮+২৪০। মূল্য চারি টাকা।

মহাচীনের অন্তর্গলের ছেব সম্প্রতি অনেকটা টানা হইয়াছে। 'অনেকটা' বলিভেছি এইজন্ত বে বার্থাক্ষ বিদেশীর চেষ্টার বে উহা পুনরার ভাগরিত হইতে পারে এরপ সভাবনা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই সহাচীনের কথা জানিবার জন্ত উৎস্থক নর, এরূপ লোক বিরুল। সংস্কৃতি ও ধর্মের দিক হইতে ভারতবাসী আমরা চীনাদের আত্মীর বলিরা মনে कति। धवारम ठीरमत्र कवा कामियात्र व्याकासमा वाका ट्या वाष्टाविक। মুখা:শুবিমলের এই পুস্তকখানি পাঠকের ভিজাসা চরিতার্থ করিবে, এবং নুত্র অমুসন্ধিংসারও উদ্রেক করিবে। মহাচীনের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্ম ও অর্থনীতি সম্বামীয় নানা তথে। ইহা সমূহ । চীলেয়া পুরাঙন ইতিহাস অভি সংক্ষেপে এলত হইয়াছে। আধুনে*ক* **চীনের** কথাই ইহাতে বিশেবভাবে লেখক বলিয়াছেন। চীনের আভান্তরিক ইতিহ'ল, পাশ্চাভোর মঙ্গে ভাহার বোগ, পাশ্চাভা কুটনীভির **হলাকলার** তাহার আর্থিক ও সামাজিক অবনাত, এবং রাষ্ট্রয় আধিকার হানি, নাপুরাজের নির্বাতন-এসকল মিলিয়া বে এক অবভাবিক অবস্থার স্ট হইরাছিল, যুগমানৰ দান-ইয়াৎ-দেনের কর্মকুশলতায় ভাহা অনেকাংলে বিদুঠিত হয় এবং চীৰে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সাল-ইয়াৎ সেলের মৃত্যুর পর চীনের নেতৃত্ব চিয়াংকাইশেকের হত্তে পভিত হইলে অন্তর্ভন্ত উপস্থিত হয় এবং জনশঃ ভাষা ভীষণাকার ধারণ করে। ১৯৩৭ সলে कार्यान कर्ड़क ठीन व्यामाख इट्टेंग हिहारमधी का शेव मन अवर माख-সে-তৃং ও চা তে প্রমুখ সামাবাদীরা একত হইরা তাহা প্রতিরোধ করিতে পাকে। গত মহাবুদ্ধেও এই মিলন বজায় ছিল। কিন্তু মহাসমর আছে স্থাবার মন্তর্ম উপস্থিত হয়। পত কয়েক বংসরের যুদ্ধবিপ্রহের ফলে সামাবাদীরা বর্তমানে চীনের শাসনতর দখল করিয়া লইয়াছে। কিছকাল পুৰ্বে পুস্তক্লানি প্ৰকাশিত ২ইরাছে, ফুডরাং সাক্ষতিক ঘটনাবলী বিবৃত कड़ी मख्य इस न है, एथानि भूट्यांख मकन विवाह महन खावान लावक বৰ্ণা করিলছেন। এখানি পাঠে পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে। পুত্তকখানি महिन्द्र ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

### ছোট ক্রিমিরোলের অব্যব উষধ "ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"

বৈশবে থামাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীর ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ কৃষ ক্রিমিডে মাকান্ত হয়ে ভর-যান্তা প্রাপ্ত ংয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহদিনের অস্থবিধা দূর করিয়াছে।

युना-8 बाः निनि छाः माः नह-->भ- बाना।

ওরিটের উাল কেমিক্যাল ওরাক্স লি: ৮২. বিষয় বোদ রোড, ক্লিকাতা—২৫

# क्ल-शिक्तक कथा

#### চারুচন্দ্র ঘোষ

অবও বলের রেশম বিভাগের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা (  $\mathrm{D}_{\mathrm{Y}}$ , Director of Sericulture) চারুচন্ত বোৰ, বি. এ, এক, चात्र. हे. এम ( लक्ष्म ) महान्यत्र शत्रामाक्रमान वारमारमण्य বিশেষ ক্ষতি হইল। বোষ মহাশর বাকুড়া কেলার এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ক্ষমগ্রহণ করিয়া সীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়-খণে কৰ্মনীবনে সবিশেষ খ্যাতি লাভে সমৰ্থ হইরাছিলেন। পুষা স্থায়ি-গবেষণাগারে কীটতত্ব বিষয়ে একজন সাধারণ সহকারীরপে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। তিনি ভারতীর কীটপতদ বিশারদ স্থপ্রসিদ্ধ কীটতত্ত্বিদ্ ম্যাক্সওয়েল সেররার সহকারী হিসাবে কাম্ব করিবার স্থােগ লাভ করেন अवर भव्रवर्षी कारन कीठे छत्विमृत्रतभ श्रष्ट्र यथ वर्ष्यन करतन। बन्धारमा अधि-विकामस्यत की छे छन्दिम्बर्श कांक कतिवात সময় তিনি ব্রহ্মদেশে রেশম-শিল্পের উন্নতি-সাধনে ও প্রসারে সমর্থ হন। পরবর্তীকালে তিনি ভাপান, ক্রাল, ইটালি, আমেরিকা এবং ইংলও প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ভতুদেশীর বেশম-শিল্প বিষয়ে প্রস্তুত জ্ঞান অর্জন করেন এবং অবশেষে ভারত-সরকারের আত্মকুল্যে "ভাপানের রেশম শিল্প" নামক পুত্তক প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় রেশম বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার চেষ্টার বাংলার রেশম-শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের প্রস্তুত উন্নতি সাধিত হয়।

তাঁহার কার্যকালে কেন্দ্রীর রেশম-শিল্প গবেষণা বিভালর এবং কলিকাতা রেশম-পরীকাগার স্থাপিত হর। তাঁহার বাংলার সমস্থা", "কাপানের উন্নতি হইল কিরপে", বাংলার "রেশম শিল্প", "ভারতে রেশম উংপাদন ও বরন" প্রস্তৃতি এইউলি স্থানিতি।

#### ব্রজহন্দর রায়

বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতী ত্রক্ষ্মন নার ৭৫ বংসন ব্যুসে দেহভ্যাগ করিলেন। সাবারণ ত্রাদ্ধ সমাক একক্স একনিঠ সেবক্
হারাইল। গ্রীহটের বাণিরাচলে প্রায়ে ক্ষপ্ত গরিরা
বিভার্জন করিবার জন্য ভাঁহাকে ক্ষপ্ত সাবন করিতে হইরাহিল। শিক্ষা বধন শেষ হইল এবং লোকে বাকে 'সুবের
রূপ' বলে ভাহা দেখিবার সভাবনা দেখা দিল, তথন জাসিল
বাঙালী জীবনে 'ব্যেশী'র বন্যা। ত্রক্ষ্মন্তর নীর্বে ভাহাতে
অব্যাহন করিলেন; রক্প্র জাতীর বিভালরে শিক্ষকের ভাল
ক্রইলেন। ভার পর বরিশাল ত্রক্ষোহন কলেকের অব্যাপক
হলে, কলিকাভা সিট কলেকের অধ্যাপকরূপে, শিলং কীন

কলেকের অব্যক্তরূপে আমরা তাঁহাকে দেবিতে পাই। জীবনের শেষ ২০০ বংসর তিনি সাধারণ তাক্ত সমাজের মুখপত্ত, 'ইতিরান মেসেঞ্চার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নানা ধর্ম ও দর্শন সহকে তাঁহার সপ্রক আলোচনা এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল।

#### নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বাঙালী সংস্কৃতির বন্ধু, বাংলা সাহিত্যের সেবক এই ব্যবসায়ীপ্রধান ৬৪ বংসর বরসে অনেক কর্দ্ধ অপূর্ণ রাধিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। কর্দ্ধনীবনে বাঙালী ভাতিকে স্প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপক চেষ্টা তাঁহার ছিল, আবেগ ছিল অকুরন্ধ। সেই আবেগের প্রেরণায় তিনি বলভাষা প্রচার সমিতির একজন মুক্তহন্ত পৃষ্ঠপোষক হইয়াছলেন। এইজন্য তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে; অ-বাঙালী ব্যবসায়ীয়া তাঁহার পথে নানা বাধার স্ট করিয়াজন। কিন্তু মগেজনাথ আপনার আন-বিখাসের ক্ষোরে চলিয়া বৈষয়িক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্ধ তাঁহাকে নিজ্প প্রদেশের সংস্কৃতি ও সাছিত্যের বিভারে সক্ষম করিয়াছিল এবং এই প্রীতির জন্যই তাঁহার নাম বাঙালী সাহিত্যের অস্থরানীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। তাঁহার নিকট বাঙালীর গণ অপরিসীম।

#### শৈলেশ্বর সিংহ রায়

বিলীরমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একজন প্রতিভূ পশ্চিমবক্ষ হইতে মৃত্যুর কোলে চলিয়া গেলেন। বর্জমান চকলীবির জমিদার-পরিবারের শৈলেখর সিংহ রার ৫৬ বংসর বরুসে গত ১১ই মাখ তারিখে দেহত্যাগ করিরাছেন। ১৯২৬ হইতে ১৯৪০ সাল পর্যান্ত তিনি পুরাতন বন্ধীর ব্যবস্থাণক সভার সভ্য ছিলেন; প্রার ২৫ বংসর তিনি বর্জমান জেলা বোর্ডের সভ্য ছিলেন; আলীপুর চিড়িয়াখানার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। বর্জমান জেলার নালা উন্নতিবিধারক কার্য্যে তাঁহার নীর্ব নির্দ্তার পরিচর পাওরা বার প্রাচীন আভিজ্যাতের বে একটা সামাজিক দারিম্ববাধ ছিল, শৈলেখর সিংহ রারের চরিত্রে তাহা ছিল দেদীপ্যমান। তাঁহার পিতা প্রিবাদনাল সিংহ রার প্রার ৪০ বংসর বর্জমান জেলা বোর্ডের কর্ণবার ছিলেন; শৈলেখর ছিলেন, তাঁহার সর্বাব্রির সহারক। পিতা ৮০ বংসর বর্ষসে বাঁচিরা আছেন।

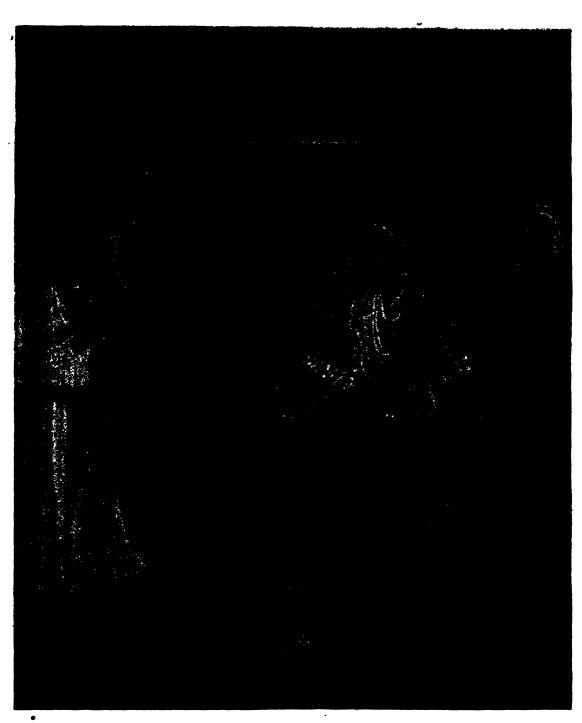

শাহ জাহানের দরবারে পারস্ত-দৃত শ্রীতিশক বন্দ্যোপাধ্যায়

এবাসী প্ৰেন, কলিকাডা

स्तत्रत्र याजी ( त्वाक्ष ) ज्ञास्त्र —-जीरमतीक्षणाम त्रात्रकोषुत्री









"পত্যম্ শিবম্ স্ক্রেম্ নারমান্ত্রা বলহীনেন লভ্য."

# टिन्न, ५७०७ 📑 एवं मध्या

### বিবিধ প্রসঙ্গ

বাস্তব ও অবাস্তব যুদ্ধ

অন্ধদিন পূর্ব্বে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মুদ্ধ খোষণার দাবি প্রবলভাবে উঠিয়ছিল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে মুদ্ধের দাবি ইতিহাসে বুব কম আছে। পূর্ববিদে প্রায় সওয়া কোটি হিন্দু নরনারী যে বিভীষিকা ও অপমানের মধ্যে বাস করিতেছেন তাহাতে বাংলার ও ভারতের মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে এবং বাঙালী মানবতার অপমানের প্রতিকারকল্পে মুদ্ধ চাহিতেছে।

রুদ্ধের দাবী ও রুদ্ধের আহ্বান যে কি বস্ত তাহা দীর্ঘ তিন-চার শতান্দীর দাসত্তে আমরা ভূলিয়াই গিয়াছি। স্ক্তরাং বর্তমানে যে আবেগ আলোডনের মধ্যে "যুদ্ধ চাই" বলিয়া চিংকার উঠিয়াছে তাহা অবান্তবের পর্যারে পড়িতেছে।

যুদ্ধের জাহ্বান আসিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বুবা যার কে লছিবে কাহার সঙ্গে। "যুদ্ধ ঘোষণা কর" এই চিৎকার তথনই বান্তব রূপ গ্রহণ করে যথন জাহ্বানকারী বলে "আমি লছিব" বা "আমি পুত্র, পাত্রমিত্র, জাত্মানকারী বলে "আমি লছিব" এরূপ না হইলে সে যুদ্ধের জাহ্বান জবান্তব। যিনি যুদ্ধ ঘোষণা চাহিতেছেন তাঁহার সেই সঙ্গেই বলা প্রয়েজন যে যুদ্ধের জনলে তিনি কি আহুতি দিতে প্রস্তুত আছেন; নহিলে তাঁহার সে আবেগ রুধাই যাইবে। বাঙালীরই আত্মীয়-কলন ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে, তাহাদের যাতনার আর্তনাদ আমাদের হুদ্ধের জারবাহে বেশী, কিন্তু যুদ্ধের দাবিতে দেখিতেছি যেন আমরা চাই আমাদের হুইয়া মান্ত্রালী, মহানারীয়, রাজপুত্র, লিখ, পঞ্লাবী, বিহারী ও হিন্দুয়ানী বাঙালীর শক্ষর সঙ্গে যুদ্ধে নামে।

বলি দেখিতাম মুদ্ধের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে শত-সহত্র । ভালী মুবক সৈভদলে ভর্তি হইতে চলিরাছে, বলি দেখিতাম থলার রকীদলে অপ্রশিক্ষা ও মুদ্ধিকার অন্ত হাজারে হাজারে হাজারে হলের দল চলিরাছে, ভবে বুবিতাম এই "মুদ্ধ চাই" কলরবের গৈছনে পৌরুষ আছে, কারবর্তের উদীশনা আছে। সেরপ বিহার অভাবে আমরা বুবিতে বাধ্য যে এই মুদ্ধের আহ্বান ভালীর আহ্ল হাদরের অবাত্তব উচ্ছাসমাত্র। মুদ্ধ এভাবে য় না ব্রুষরা উচিতও দর।

যুদ্ধের জন্ম যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তাহার দিকে বাঙালী যুবকদিগের মন দিতে না দেখিয়া আমরা কিন্তু আশ্চর্যা হইতেছি। রক্ষীবাহিনীতে শিক্ষালাভের সুযোগ মুবকের। গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। স্থিরবৃদ্ধি লোক্ষাত্রেই কানেন যে, প্রস্তুত না হইয়া মুদ্ধে নামা পরম অনিষ্ঠকর হইবে। যুদ্ধ করিতে আন্তর্জাতিক শটলতা সৃষ্টি হইবে। পূর্ববিদ্ধ দখলে হয়ত বেশী সমর না লাগিতেও পারে কিছ পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্দ দীর্ঘয়ী হওয়ার যথেষ্ঠ আশকা আছে। তথন আবার যুদ্ধের রক্তপাবনের স্ফে महिर हेन्द्रमन, करण्याम, बृमाद्रिक প্রভৃতি মুক্কালীন নানা-বিধ অহবিধা দেখা দিবে। তার উপর আছে আভ্যন্তরীণ পাকিখানী ও ক্ম্যুনিষ্টদের অরাজ্কতা স্ষ্টের ভর। মুদ্ধে নামিতে হইলে সমন্ত দিক ষত্ন সহকারে বিবেচনা ও বিচার क्रिंडिं इरेरि । कार्क्रे रेट्। मगद्रमार्शकः। शाकिश्वाम নিবে যদি যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহা হইলে দেশরকার আয়োজন কি হইবে তাহাও উপেকা করিলে চলিবে না। কাশ্রীরে বরফ গলার পর পাকিস্থান যদি আবার সেধানে যুদ্ধ আরম্ভ করে. যুদ্ধ বিরতির সর্ভ যদি ভঙ্গ করে তবে হয়ত ভারতবর্ষকে পঞ্জাব अ পূर्व्यवरक जात क्यांच पिरा हरेरा भारत। भविष्की विमा কারণে কাশীর ও পূর্ববঙ্গকে এক হুত্তে গাঁথেন নাই। রাষ্ট্রের নিরাপতা বিপন্ন হইলে প্রস্তুতির প্রয়োকন, আমরা কি তাহা করিতেছি গ

আমাদের হাতে যুদ্ধ ছাড়াও বড় অন্ত আছে, উহা হইতেছে 'ইকনমিক্ ভাংসন' অর্থাং আর্থিক অবরোধ। পাকি-ছানকে অনেক জিনিষের জভ ভারতের উপর নির্ভন্ন করিতেই হইবে। কাঁচা পাট ও তুলা বিদেশে বেচিরা ভাহারা এমন বৈদেশিক মুদ্রা পার লা বাহা ছারা ভারতবর্ষকে বাদ দিলা ভাহারা চলিতে পারে। এ কথাও বিশেষ ভাবে ভাবিরা দেখা দরকার। ইহা ভিন্ন আমাদের হাতে আছে পশ্চিম পঞ্চাবের জভন সেচের ছইট প্রধান মুখ, পাকিস্থান-পঞ্চাবের উভর অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের মুখ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকি-ছানের চলাচলের জলপণ ও আকাশ-পথ।

#### পূৰ্ববৰঙ্গের অবস্থা

পূর্ববদের হিন্দুদের অবস্থা এখন একট সর্বভারতীয় সমস্তার পরিণত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু ইহাকে<sup>\*</sup>কাশীর সমভার সহিত সমান পর্বায়ের বলিয়া বোষণা করিয়াছেন এবং বলিরাছেন যে পূর্ববঙ্গের ব্যাপারের প্রতি আমাদের সর্বাত্তে দৃষ্ট রাখিতে হইবে। একমাত্র ঢাকার ঘটনার পর তিনি भिकारक ७ भूर्यवटक (भानायात्भेत त्य विवत्न पित्राहित्नन, णाहारे পূর্ববঙ্গের শোচনীয় অবস্থা বুরিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির পর ফেন, চটুগ্রাম, বরিশাল, এইট, মন্ত্রমনসিংহ প্রভৃতি কেলা হইতে যে সমন্ত হত্যা, লুঠন, নারী-হরণ ও ট্রন আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ इरेटिए (य इम्र भूर्यवक भवत्व ए तिशास मास्त्रिकाम একেবারে অক্ম, নতুবা বর্ত্তমান অভ্যাচারের পিছনে ভাঁছাদের পরোক সমর্থন রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যাহা ঘটিয়াছে ভাহা সরকারী প্রেস নোটে প্রকাশিত হইতেছে এবং আমরা ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাইতেছি যে প্রেস নোটে সত্য কথাই বলা হইয়াছে। প্রেস त्मां त्र मद्द वंदर हिन्दूरमंद अखिरयां आहर त्य जाहारमंद छे अत त्वी कतिया (भाषात्ताश करेबाटक, भूगलभानत्मत जनाय কার্যোর উল্লেখ প্রেস নোটে কম আছে। খটনা সম্পর্কিত প্রেস্থাট ইহার নিদর্শন: গোলবোগের দিন হিন্দু-বাড়ীতে যেমন বোমা পাওয়া গিয়াছে. তেমনি মুসলমান বাড়ী হইতে অগ্র উদার হইয়াছে; কিঙ প্রথমটির উল্লেখ প্রেস নোটে আছে, শেষেরটির উল্লেখ নাই।

পশ্চিমবঙ্গ গবদ্ধে ণ্টের প্রেস নোটের সহিত যেমন সত্য সংবাদের অমিল ধুব কম, পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট তার বিপরীত, উহার সহিত সত্যের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। অস্কত: প্রকাশিত সংবাদের সহিত পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোটের কোনই মিল নাই। পূর্ববঙ্গর প্রধান মন্ত্রী মোলবী ফুরুল আমীন সেবানকার ঘটনাবলী সম্পর্কের প্রধান মন্ত্রী মোলবী ফুরুল আমীন সেবানকার ঘটনাবলী সম্পর্কে ১০ই মার্চ পূর্ববঙ্গ বাবছা পরিষদে যে দীর্ঘ বিরুতি দিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ "পাকিয়ান অবজার্ভার" পত্রিকার প্রকাশিত হইরাছে। পূর্ববঙ্গর ঘটনাবলী চাপা দিবার এবং উহার দায়িত্ব ভারতের উপর চাপাইবার যে অপপ্রয়াস পাকিয়ানে চলিতেছে, এই বিরুতি তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট এখানে বিশেষ পাওরা যার নাই, পূর্ববঙ্গ প্রধানমন্ত্রীর বিরুতিতেই সমন্ত ঘটনার সর্কারী বিবরণ পাওরা যাইতেছে। মৌলবী আমীনের প্রধান বক্ষবা এই:

(১) বংগরাধিক কাল যাবং 'মাইনরিট প্রটেকসন কাউলিল' পূর্ববেদর হিন্দুদের কালনিক হর্ষণার কাহিনী প্রচার কহিতেছে; পশ্চিমবদের সংবাদপঞ্চসমূহের সাহাব্যে পশ্চিমবদে সাপ্তাদারিক বিষ ছড়াইতেছে, ভারত বিভাগের পর পশ্চিমবদে বঙ্বার সাপ্তাদারিক দালা হইরাছে, ডিসেম্বর নাগাদ এই কাউলিল ও হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রধান মেতৃত্ব গ্রহণ করিরাছে এবং ব্যাপকভাবে সাপ্তাদারিক হালামা ঘটাইরাছে।

- (২) সেপ্টেম্বর মাস হইতে পূর্ববন্ধ গবর্মে তেঁর বারম্বার অন্ধরোধ সংস্থে পশ্চিমবঙ্গ গবর্মে ত ভাহাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিট আইন প্ররোগ করিতে অধীকার করিয়াছেন (flatly refused)।
- (৩) ভারতবর্ধ সেকুলার টেট বা ধর্মনিরপেক্ষ রাই হিদাবে সাম্প্রদারিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে দিতে পারে না এই কারণে পূর্ববঙ্গ গবর্ষেণ্ট আন্ত:-ডোমিনিরন চুক্তি অম্প্রসারে হিন্দু মহাস্থা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সন্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্ত ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে চাপ দিরাছে কিন্ত কল তো হয়ই নাই বরং তাহাদের পাকিস্থান-বিরোধী ও মুসলিম-বিরোধী প্রচারকার্ব্য সভা ও সংবাদপত্র মারকত চালাইতে দেওয়া হইরাছে।
- (৪) ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতার হিন্দু মহাসভার সন্মেলন হয় এবং তার পর হইতে অবও ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠার হল বলপুর্কক পাকিস্থান-দবল এবং ভারতীয় মুসলমানদের "কাতীয়করণের" (nationalisation) কবা ঘোষিত হইতে বাকে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব বাছে।
- (৫) ১৫ই জাত্মারী সর্ধার প্যাটেল কলিকাতার বক্তার মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ১৯৪৬ সালের কলিকাতা দালা সহছে জত্যস্ত অসন্তোমক্ষনক মন্তব্য করেন এবং বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমারেখা কুদ্রিম; পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত হইতে পূর্ববঙ্গের "ল্রাভাদের" "গাহাযো"লোক গেলে তিনি বাধা দিতে পারিবেন না। সর্ধার প্যাটেলের মনোভাবকে রূপ দেওয়ার কল সম্পাদকীর মন্তব্য, প্রতিকা প্রত্তিকা প্রত্তি জাবিত্তি হয়।
- (৬) ২০শে ডিসেপর বাগেরহাটের ঘটনা ঘটে, উহা সাম্প্রদায়িক নহে, পূলিশের সহিত ক্ষুনিষ্ট প্রভাবাহিত জনতার সংবর্গ। সর্জার প্যাটেলের বক্তৃতার পর ১৮ই কাছ্যারী আনন্দবাকার ও বুগান্তর পত্রিকার বাগেরহাটের ব্যাপার লইরা সম্পাকনীর মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা যদি সভাই সাম্প্রদায়িক হইরা থাকিবে তবে এক মাস উহারা চূপ ক্রিয়া রহিলেন কেন ?
- (१) এইভাবে কেত্র প্রস্তুত করিরা হিন্দু মহাসভা এবং । মাইনরিট প্রটেকসন কাউলিল ২৪ পরগণা ও মুর্ণিদাবাদ কেলার হালামা আরম্ভ করার। ১৯বে কাছ্যারী ব্নগার

মসন্ধিদ অপবিজ্ঞকরণ প্রভৃতি ঘটে। ২১শে জাহুরারী কে পি
মিজ্র বরং বনদার মহাসভা ও তাঁহার কাউজিলের একটি
মিলিত সভার বক্তৃতা করেন। ২৪শে জাহুরারী বহরমপুরে
মহাসভা একটি বিরাট জনসভার জহুরান করে। এই সভার
পরেই হিন্দুরা গোরাবাজারের মুসলমানদের আক্রমণ করে।
২৬শে জাহুরারী উণ্টাভালা, বেলিরাঘাটা ও মাণিকভলার
জহুরপ ঘটনা ঘটে। ২৯শে জাহুরারী বাটানগরে মাইনরিট
কাউজিল সভা আহ্বান করে। ৫ই কেক্রেরারী সেখানে
সান্তাদারিক হালামা হয়।

- (৮) জাহুয়ারীর শেষ ভাগ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বাগেরহাটের ঘটনা লইয়া কিরূপ প্রচার কার্য্য চলিয়াছে
  পূর্ববঙ্গ গবন্দে উ তাহা জানিতে পারে নাই। ৩রা কেকয়ারী
  বাগেরহাটের ঘটনার বিবরণ দিয়া আমরা প্রেস নোট বাহির
  করি। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বিশান রায় উহার ভীত্র সমালোচনা
  করেন এবং বলেন যে আমাদের প্রেস নোটটি—হাহারা ঘটনা
  ভাল করিয়া জানেন না তাঁহাদের ফাঁকি দেওয়ার জন্ত প্রচারিত
  হইয়াছে।
- (৯) ৬ই কেব্রুরারীর প্রেস নোটে পশ্চিমবঙ্গ গবদ্ধে তি প্রথম স্বীকার করিলেন যে সেধানে ব্যাপকভাবে হাঙ্গামা হইয়াছে। তবে এই প্রেস নোটে বলা হয় যে প্র্বেস হইতে উত্তেজনা দেওয়াতেই প্রন্নপ ঘটে। ইহার কলে কলিকাতা এবং উহার কারধানা অঞ্চলে ছই দিন পরে ৮ই কেব্রুয়ারী হইতে ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমান দালা আরম্ভ হয়।
- (১০) পশ্চিমবঙ্গ গবর্ষে ও ইহার পরেও প্রেসনোটে এমন সব কথা বলেন যাহাতে সাম্প্রদারিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্থবিশ হয়। ৮ই কেজয়ারী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবহা পরিষদে ডাঃ রার বলেন—"অস্থবিশ এই যে পূর্ববঙ্গ যে ঠিক কি ঘটতেছে তাহা জানা যাইতেছে না, তবে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে লোক আসার মত (৩০ হাজার বনগাঁরে ইতিমধ্যেই জাসিয়াছে) এবং এখানে মাইনরিটদের ভীত হওয়ার মত কোন কোন ঘটনা সেখানে ঘটয়াছে।" অথচ এই দিন পর্যান্ত পূর্ববঙ্গের কোন ছানে একটিও সাম্প্রদারিক দালা ঘটে নাই।

আসাম হইতে ৫ লক মুগলমান বিতান্তনের প্রস্তাবে পূর্বং-বলে চাকলোর স্ঠি হর। কান্ত্রারীর শেষের দিকে করিম-গঞ্জ হইতে বছ অন্বন্তিকর সংবাদ আসে। তরা ফেব্রুয়ারী লাল্ডিং-এ মুগলমান বাত্রীরা আক্রান্ত হয়।

- (১১) এই অবস্থার ৯ই কেব্রুরারী ঢাকার উভর বলের চীক সেক্টোরীয়রের সাক্ষাংকার হয়। তাঁহাদের মধ্যে বে চুক্তি হয় পূর্ব্ববলের সংবাদপত্রগুলি ভাহা পালম করে এবং পশ্চিম্বলের পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাস্থ করে।
  - ( ১২ ) ১০ই কেব্ৰুৱারী ঢাকার দালা আরম্ভ হর। ভারত বিজ্ঞানের পর পূর্ববদে ইহাই প্রথম দালা। পশ্চিমবদ ও

আসাম হইতে উৎপীন্তিত মুসলমানেরা ঢাকা আসার পর উডেজনা জ্বে। যে দিন দালা আরম্ভ হয় সেই দিনই সন্মার ইঙ পাকিছান রাইকেল, সশস্ত্র পুলিশ এবং মিলিটারীর চেঙার অবত্বা আরতে আসে। কার্রিন্ট জারী হয় এবং বদলোকদের এপ্রার করা হয়। ১০ হাজার লোককে আশ্রম্পার্থী শিবিরে সরানো হয়। পরের ছই দিন সামান্ত ছই চারিটা ঘটনা ঘটে। ঢাকার আসা যাওয়ার পরে ট্রেন আক্রান্ত হয়। সম্ভ ট্রেন সশস্ত্র প্রহুরী দেওয়া হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে মিলাইয়া মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং আহত ২২৩। পুলিশ ২২ বার গুলি চালায় এবং ১২৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। বহু বাড়ী তয়াসী হয় এবং লুঠিত সম্পত্তির খুব বছ অংশ ( very substantial part ) উরার হয়। অভ্তপ্র্ব্র ফ্রন্ডভার সহিত ঢাকার গোলযোগ আয়তে আসে।

- (১৩) ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার বাহিরে ফেন্ট, বরিশাল, চট্টারাম, ভামালপুর এবং শ্রীহটে গোলঘোগ হয়। উভর ক্ষেত্রেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে বাহির হইতে আগত একেট প্রভাকটোরেরা লোককে উত্তেজিত করিয়া দালা বাবাইয়াছে। বরিশালে ৮টি গৃহদাহ হয়, তমান্যে প্রথম আগুন লাগে সরকারী শভের গুদামে। ১৪ জন ছুরিকাহত হয়। ১৬ই হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত বালকাঠিও নলচিঠিতে পূর্ঠ, গৃহদাহ ও আক্রমণ হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী চট্টারামে শ জন ছুরিকাহত হয় ও ৪টি গৃহদাহ হয়। ফেন্টতে ৪০০০ হিন্দুকে বিপজ্জনক এলাকা হইতে সরাইয়া কেলায় বিশেষ কিছু হয় নাই। ১৩ই হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত করিমগঞ্জ হইতে ২০,০০০ বাস্তহারা আসায় শ্রীহটে উত্তেজনা দেখা দেয় কিন্তু বিশেষ কিছুই ঘটে নাই।
- (১৪) ১০ই কেব্ৰন্ধারী ভৈরবে ও ২৮শে ফেব্ৰন্ধারী সাম্বাহারে ট্রেশ আক্রান্ত হয়।
- (১৫) ঢাকার বাহিরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১১৫, তন্মব্যে ৩১ জন মারা গিয়াছে।
- (১৬) ভারতে পাকিছান-বিরে। বী প্রচারকার্য্য চরমে ওঠে ২৩শে কেব্রুরারী পার্লামেণ্টে পণ্ডিত নেহরুর বির্তিতে। তিনি পূর্ববঙ্গের ঘটনার একট অতিশব্ধ অতিবঞ্জিত বিব্রুণ দান করেন।
- (১৭) জলপাই গুড়ি, মালদহ, মুর্লিদাবাদ, বনগাঁ ও কলিকাতা হইতে প্রবিদে ৩৮০৪০ জন বাছহারা জাসিরাহে; কাছাড় হইতে প্রহটে জাসিরাহে ২০,১১৫ এবং গোরালপাড়া হইতে রংপুরে জাসিরাহে ৫৪,৫৬১। ইহা ছাড়া ইটো পথে জারও বহু সহস্র জাসিরাহে।
- (১৮) মৌলবী স্কুল আমীন বলিতেছেন, "১০ই কেকরারী ঢাকার দালার আগে ডাঃ রার আমাকে অভ্যন্ত চাপ দিরা লেখেন যে কলিকাভার মাণিকভলা এলাকা হইতে প্রায়

১৫০০০ লোককে এক সঙ্গে পূর্ববঙ্গে সরাইরা লওয়া উচিত। তিনি বলেন যে উহারা আতহুগ্রন্থ হইয়াছে এবং এই অবস্থার সেধানে এ কিলে উত্তেজনার কারণ বিভয়ান থাকিবে। ঢাকার ভারতীর ভেপুট হাই কমিশনারও এই মর্ম্মে আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে বলেন।" ছুর্ভাগ্যের বিষয় সমস্ত লোক সরাইরা দেওয়ার বোক এ নও রহিয়াছে (unfortunately that emphasis on wholesale evacuation still continues.)

- (১৯) পূর্ববঙ্গের চতুর্দ্দিকে লোহ যবনিকা তুলির। রাধার মিধ্যা অভিযোগ করা হইরাছে।
- (২০) পণ্ডিত নেহক্সর "ভিন্ন পছা"র বোষণা মহাসভা-পদ্বী দের মনে মিধ্যা আশা জাগাইরাছে এবং প্রকাশ্যে মুদ্ধের দাবী করা হইতেছে। পাকিস্থান মুদ্ধ চার না কিন্তু ভারতবর্ষ যদি চার তবে সে পাকিস্থানকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখিতে পাইবে। মৌলবী কুরুণ আমীনের বিবৃত্তির যাথার্থ্য

মোলবী ছকুল আমীনের বক্তব্য নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত অবস্থার সভিত মিলাইয়া বিচার করিলে দেখা যায় উহাতে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার নিতান্তই অতিরঞ্জন এবং পাকিস্থানের ষ্টদা চাপা দিবার ও লম্বু করিবার আগ্রহ সুপরিক্ষুট। তাঁহার প্রথম যুক্তি ভুল ইহা এখানে সকলেরই জানা: কলিকাভার রাজনীতি কেত্রে মহাসভা বা মাইনরট কাউন্সিলের কোন প্রভাব নাই বলিলেই হয়। থাহারা সাম্প্রদায়িক গোলঘোগ ঘটাইবার চেষ্টা করেন নাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি আইন নিছক একটি বৈদেশিক গবমেণ্টের অহুরোধে কেহ প্রবোগ করিতে পারে না। ভারতবর্ধ দেকুলার ষ্টেট এবং সে হিসাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন এখানে বাঞ্নীয় নহে; কিন্তু ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকে এরপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে তাহা জোর করিয়া ভালিয়া দেওয়াও সমান অলায় ছইবে। সর্বার প্যাটেলের কলিকাতার বক্ততা যেভাবে বিক্রত করিয়া তার কদর্ধ করা চইয়াছে সন্ধারভী সমুং ভার ভবাব দিয়াছেন। তাঁহার বক্ততার সময়েই মি: লিয়াকং আলি জবাবে মুখ খুলিয়াছিলেন কিন্তু তথনও তাহার এরপ ব্যাখ্যা হর নাই যেমন এখন আরম্ভ হইরাছে। তাঁহার মুখে যে সমস্ত কৰা চাপানো হইয়াছে তাহাও যে একেবারে কল্লিত ইহাও তিনি বলিয়াছেন। সম্ভবত: লিয়াকং আলি माट्यट्क कनिकाणांच मन हासात युगनिय नियत्नत मरवाम व মিপুকের দল দিয়াছিল স্পারকীর বক্তৃতাও তাহারাই রিপোর্ট कतियादः ।

বাগেরহাটের ঘটনার প্রার এক মাস পরে উহা কলিকাতার প্রকাশিত হওরার একমাত্র কারণ এবানকার সংবাদপত্রসমূহের উত্তেজনা বন্ধ রাখিবার আগ্রহ। ব্যাপারটা প্রকাশ করিলে পাত্রে এবানে লোকে উত্তেজিত হয় এই আশহাতেই তাঁহারা উহা প্রকাশে বিরত ছিলেন। কিন্তু বাগেরহাট হইতে ৩০ হাজার বান্তহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে যথন মুথে মুথে উত্তেজনা হুড়াইয়া পড়িতে আরস্ত করে তথনই সংবাদপত্রসমূহ সত্য সংবাদ প্রকাশ করিয়া গুলুবের কঠরোধ করিবার জ্বন্ত হুটা হাপাইয়াছিলেন। এক মাস দেরীতে হাপার যে ক্দর্থ পাকিস্থানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকং আলি এবং পূর্ববেদের প্রধানমন্ত্রী মৌলবী স্থরুল আমীন করিতেছেন তাহা সত্য নহে। এই ধরণের সংবাদ বিলম্থে হাপার কিরপে প্রতিক্রিয়া পাকিস্থানে হর তাহাও আমাদের সংবাদপত্রসমূহের লক্ষ্য করা কর্তব্য। ডাঃ বিধান রায়ের প্রেস নোটেই বাগেরহাট ঘটনার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পার।

বনগাঁবে কে. পি, মিত্রের কাউন্সিলের ও হিন্দু মহাসভার বৈঠক, তাহার সকে মসন্ধিদ অপবিত্রকরণ ইত্যাদির সম্পর্ক এবং জাহুরারী মাসে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সংবাদ কত বড় বানানো তাহা বলা নিপ্রয়েজন। ২৬শে জাহুরারী ও উহার পরবর্তী কয়েকদিন কলিকাতার কয়্যুনিই গোলযোগ ঘটরাছিল ইহা জানা কথা।

৬ই কেব্রুয়ারীর প্রেসনোটে ব্যাপক তাজায়ার কথা কোধাও উল্লেখ নাই। মুর্শিদাবাদে ইতন্তত: যে কয়ট সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার মত্য ও সঠিক সংবাদ আছে। কলিকাতার প্রথম সাম্প্রদায়িক ঘটনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সামার একটি ঘটনা। ৮ই কেব্রুয়ারী মাণিকতলার ঘটনা ঘটে। ইতার মুলে ছিল মুসলমান কণ্ডক একট হিন্দু কনেষ্টবলের ছুরিকাহত হওয়া এবং একটি হিন্দু ভদ্রলোককে টানিয়া বন্তির মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে হতা৷ করিয়া মসভিদ প্রাঙ্গনে কবর দেওয়া। ইহার পর ক্নতার উত্তেক্ষ্না প্রশমিত করিতে পবমে তিকে বিষম বেগ পাইতে হয়। পূর্ববঞ্চের ঘটনা সহকে সঠিক সংবাদের অভাবে পশ্চিমবলে উত্তেভনা প্রশমন কঠিন হইতেছিল, এই কথা বলিয়া ডা: রায় সভ্য কথাই বলিয়াছিলেন। এই দিন পর্যান্ত পূর্ববঙ্গের কোথাও সাল্প-দারিক দালা হয় নাই কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ৪ঠা क्ष्यक्षात्री क्षीत निकर्ववर्शे अक्षे थारम हिन्दू माकान नूर्छण হয় এবং বহু হিন্দু পলাইয়া আগরতলায় আশ্রয় লয় এই সংবাদ रेपेनारेटिफ (क्षत्र-क्षतांत्र कदतन। चर्चना कम चर्चिटल अकवा ঠিক যে ঢাকার ব্যাপারের অনেক পূর্বে হইতে হিন্দুবাছী রিকুই বিসন, বেপরোরা হিন্দু গ্রেপ্তার প্রভৃতির দারা দালার কেন্ত প্রন্ত করা হইতেছিল। ভদ্র ও প্রভাবশালী হিন্দুদের হত্যা করিয়া গরীব ও অসহারদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার বে সুপরি-কল্লিত গ্লাম নোয়াবালিতে দেবা গিয়াছিল এক্ষেত্রেও ভাতাই দেখা গিয়াছে। ঢাকার ঘটনার পূর্বে আভাদের ছুই ভিন সপ্তাহের প্রচারকার্য ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

চীক সেক্ষেটারীবরের ব্রু বিবৃতি প্রকৃতপকে হাছারা

প্রধনে ডক করিরাছে তাহা অমুসন্ধানসাপেক। এ বিষয়ে পাকিহানের অভিযোগ বিশাস করা যায় না।

ঢাকার দাকা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের প্রথম ধুব বঞ্চ দাকা হইতে পারে কিন্তু ইহার আগেকার বাগেরহাটের ঘটনাকে উপেকা করা যায় না। ঢাকা মেল আক্রমণকে ভাহারা প্রথমটা অসাপ্রদায়িক ডাকাভি প্রেণীর ঘটনা বলিরা প্রচার করিয়াছিলেন, এখন বাগেরহাটের ব্যাপারটাতেও সেইরপ রং চড়াইতে চাহিতেছেন। ঢাকা ও ঢাকার বাহিরের দাঙ্গায় হতাহতের যে সংখ্যা মৌলবী সাহেব দিয়াছেন ভাহা অবিখান্ত; এখানে সংবাদপত্তে নাম ঠিকানা দিয়া নিহতদের যে সমন্ত ভালিকা প্রকাশিত হইতেছে ভার সহিত উহার কোন মিল নাই। ফেণী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, জামালপুর ও শ্রীহটে এক্লেট প্রভাকেটারেরা গোলমালের স্থ্রপাত করিয়াছিল; ইহারা কাহারা এবং ধরা পড়িয়াছে কিনা মৌলবী সাহেব ভাহা বলেন নাই।

স্থান স্থান সাহেব বলিয়াছেন যে ভৈরবে ও সাস্তাহারে ট্রেন আক্রান্ত হইয়াছে এবং ভারতে একমাত্র লামডিং ছাড়া আর কোথাও এরপ হইয়াছে বলিয়া তিনি বলিতে পারেন নাই। ঢাকা-মেল আক্রমণের কথা তিনি একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন এবং ঐ সব ট্রেন ছাড়া আরও বহু ট্রেন আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিতেছে। পর পর এতগুলি ট্রেন আক্রমণ তাঁহারা সশপ্র প্রহরী দিয়াও নিবারণ করিতে পারেন নাই।

ঢাকার মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং তার বাহিরে মৃত্যুসংখ্যা মাত্র ৩১, ইহা একেবারে অবিশ্বাস্ত।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বির্তিতে অতিরঞ্জন বিন্দুমাত্র নাই, বরং ঘটনা যথাসপ্তব লগুর দিকে টানিয়াই তিনি বির্তি দিয়াছেন।

পশ্চিমবদ ও আসাম হইতে বেশী মুসলমান পাকিছানে গিয়াছে এইজভ যে এখান হইতে যাওয়ার পথে কোনরপ বিশ্ব দৃষ্টি করা হয় নাই। পূর্ববদ্দ হইতে পশ্চিমবদে আগমনের অবাধ গতি ধুলিয়া দিলে তখন এ বিষয়ে তুলনা করা সম্ভব হইবে।

ঢাকার দাকার আগে ডা: রাষ মাণিকতলার ১৫০০০ হাজার মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে লইয়া যাওয়ার জন্ত পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন কিলা তাহা আমরা জানি না। এ বিষয়ে মৌলবী সুফল আমীনের প্রকাশ্ত বিয়তির পর একটি প্রেস নোটে সভ্য সংবাদ বাহির হওয়া বাছনীয়।

পূর্ববেক্তর চতুর্দিকে লোহ-যবনিকা স্ক্রীর কথা প্রমাণসহ পি, টি, আই নিজেই বলিয়াছেন।

পাকিস্থান বৃদ্ধ চার কিনা তাহার বিচারে দেখা যার কাষ্ট্রের তাহারাই মূদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, পাট বদ্ধ করিয়া অর্থনৈতিক মুদ্ধ তাহারাই প্রক্ল করিরাছে এবং পূর্ববাদে অত্যাচার আরম্ভ করিরা তাহারাই ভারতকে মুদ্ধে লিও হইতে বাব্য করিতে চাহিতেছে। যৌলবী প্রকল আমীনের প্রদীর্ঘ বিরতিতে নারীহরণের একেবারে কোনরূপ উল্লেখ মাই। ইহাতেই তাহার ওকালতির মূল তথ্য ধরা পঞ্চে।

#### বর্তুমান অবস্থায় লোকবিনিময়

लाकविनियरशत कथाछ। चूच क्लारतत मरक छेठितारह। এক पन लाटकत युक्ति এই यে পশ্চিমবঙ্গ আসামের মুসলমান অধিবাসীসংখ্যা প্রায় আশি লক্ষের কাছাকাছি হইবে টুন্তা-দিগকে পাকিস্থানে পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুদের দাইরা আসা হউক। পশ্চিবঙ্গ আসামের মুসলমানেরা চাষীশ্রেণীর লোক, পূর্ববঙ্গে যে হিন্দুরা রহিয়াছে তাহারাও প্রধানতঃ তাই। স্তরাং উভয় পক্ষ যদি বরবাড়ীতে আগুন না দিয়া পরস্পর বদল করিয়া লয় তবে কেন লোকবিনিময় সম্ভব নহে ? পাকিস্থানীরা বলিতেছেন লোকবিনিময় করিতে হইলে তাহা আংশিক হইলে চলিবে না, পাকিস্থানের সমন্ত হিন্দুর পরিবর্ত্তে ভারতের সমস্ত মুসলমান বিনিময় করিতে হইবে। ইহাতে পাকিস্থানকে সাড়ে তিন কোটি অতিরিক্ত লোক লইতে হয় বলিয়া তাঁহারা উহাদের জ্ঞ আরও ভূমি দাবী করিয়া-ছেন। 'আৰাদ' লিপিয়াছে যে লোকবিনিময় করিলে অতিরিক্ত সাড়ে তিন কোট অধিবাসীর জন্ত পাকিস্থানকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও আদাম এবং পূর্ব্ব পঞ্চাবের একাংশ ছাড়িতে হইবে। লোকবিনিময় করিতে গেলে ভারতের সাড়ে চার काछि युजनयान ও পाकिञ्चात्नद जलदा काछि विन्तु अहे (भीरम ছয় কোট লোককে পৈত্ৰিক ধরবাড়ী, ক্ষমক্ষা, বিষয়-সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়া নূতন সংসার পাভিতে হ**ইবে। উহা সুপরি**-কল্লিডভাবে করিতে গেলে সময়ের দিক দিয়াও আৰ্দ্ধ শভাকী লাগিবার কথা। সামর্থ্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। পাকিস্থান কর্তৃক আসাম, পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্ব পঞ্চাবের অংশ দাবীর পঞ্চ কোন যুক্তি নাই: কারণ তাঁহারাই ছুই স্বাতি নীতি অভুসারে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান বাস করিতে পারে না বলিয়া পাকিছান চাহিরাছিলেন এবং তাহা পাইরাছেন। ভারতের সকল मुजनमानरकरे शांकिशांत लख्यात कथा हिल किन्न जाहा मा করিয়া অবও ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমানকে ভারভেরই বাড়ে চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ধ সেকুলার টেট বলিয়া মুসলমানদের ভাড়ায় নাই কিন্তু পাকিস্থান ভারতের সমগ্র মুসলমানের বাসভূমি হিসাবেই দাবী করা হইরাছিল। বাত্তব দিক দিয়া এই কথা বলা যায় যে পাকিছান যেভাবে কিন্তিতে কিন্তিতে হিন্দুদের ভাড়াইরা দিতে আরম্ভ করিরাছে তাহার প্রতিক্রিরা সর্রণ ভারতের মুসলমানদের বুনিয়াদ ক্রমশংই শিথিল হইরা আসিতেছে। ভারতবর্ষকে ছবি পাকিছাবের হিন্দুর বত ছান করিয়া দিতেই হর তবন ভারতীর

মুসলমানদের পাকিছানে গমন ছাড়া গভ্যন্তর থাকিবে না এবং এই সাড়ে চার কোট মাছ্যের মহা সর্বনাশের সমন্ত দারির কইবে পাকিছানের।

#### বর্ত্তমান অবস্থা ও শান্তিরকা

ভারতরাষ্ট্রের নিরাণভার প্রতি মনোযোগ দেওরা যে কত বেশী আবশ্রক হইরা উঠিয়াছে তাহা পূর্ববদের গোল-যোগে পরিকৃট হইরাছে। সমগ্র ভারতে পাকিস্থানী গুপ্ত-চরবাহিনী কাৰ করিতেছে। ইহারা কতদুর শিক্ত বিস্তার করিয়াছে লায়েক আলির পলায়ন তার প্রমাণ। প্রতিদিন ভারতের বহু ছানে পাকিস্থানী চর ধরা পড়িতেছে। ৰাহিরে পাকিস্থান, ভিতরে ক্য়ানিষ্ঠ ও প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী এই ছুই চাপে ভারতের নিরাপতা বস্তত:ই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে জনসাধারণ এবং সরকারী কর্মচারী উভয়কেই রাষ্ট্রের নিরাপন্তার প্রতি তীত্র দৃষ্টি দ্বাধিয়া কাল করিতে হইবে। জনতার উচ্ছ্রণতা নিবারণে যাহাতে সরকারের শক্তি ক্ষম করিতে না হয় দেশবাপীকে তংপ্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পাকিস্থানে আইন ও শুগুলা ভাঙ্গিয়া পভিয়াছে, হিন্দুর সম্পত্তি পুঠন ও হিন্দু নারী হরণ এখন পাকিস্থানীদের ঐক্যমতে গাঁথিয়া রাথিয়াছে কিন্তু ভারতে (सम केंद्रभ व्यवद्या ना चरि । अवल छेरछक्नात मर्थाउ क्नजा এখন পর্যান্ত প্রশংসনীয় বৈধ্য দেখাইয়া আসিয়াছে।

সরকারী কর্মচারীদের দিক হইতে কিন্তু এইরূপ কর্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুলিস ভতি শোচনীয় ৰাৰ্থতা দেখাইয়া আসিতেছে। কয়েক সপ্তাহ আগেও মৃষ্টিমেয় কভকগুলি ক্য়ানিষ্ট পুলিসকে কলিকাতা সহর্ময় নাচাইয়া বেড়াইরাছে। এখন ইহারা অদুখ্য, কারণ অশান্তি স্টির ভার এহণ করিয়াছে পাকিস্থানীরা। উভয়েরই উদ্দেশ্ত এক, ভারত-ब्राष्ट्रिक श्वरत्रतायमः अवेक्ष वित्र यागायारंग काक वित्र एक। কেরারী ক্য়ানিটরা বরা পড়ে নাই, তাহাদের স্থাওবিল প্রস্তৃতি অবাবে প্রচারিত হইতেছে, গোরেন্দা পুলিস কিছু করিতে भारत मारे। সংবাদ-সংগ্রহ (espionage), অপরাধ নিবারণ (prevention) এবং অপরাধী গ্রেপ্তার ও মামলা পরিচালন (detection and prosecution)—পুলিসের এই প্রাথমিক কর্ষব্য ভিনট্টই কলিকাভার ও বাংলাদেশে উপেক্ষিত ছইতেছে। কলিকাতার বর্তমান গোলযোগে পাকিস্থানীদের মধেষ্ট হাত আছে এরপ বহু প্রমাণ আছে। ইণ্টালির কুল-বাগান বন্ধির নিকটে বোমা বিক্ষোরণের শব্দ পাইয়া পুলিস সেধানে ভলাসী করিয়া বহু বোমা, হোরা, কার্ড্ড প্রভৃতি উদার করে। বেলগাহিয়ায় ভার একট বভিতে বোমা বিক্ষোরণের শব্দ পাইরা পুলিশ গিরা সেধানে বোমা তৈরির गवश्चाम रेकापि शाव। **अरे गमल जाविकात पर्हमाह**रक হইরাছে, ইহাতে গোরেন্দা পুলিসের কোন ত্বতিত্ব নাই অধ্য প্রতি বংসর গোরেন্দা পুলিসের ধরচ বাড়িরা চলিয়াছে।

অপরাধ নিবারণের কথা মা বলাই ভাল। ক্যুনিই গোল-বোগে দেখা গিয়াছে অন্ধ করেকটি লোকের নিকট কলিকাভার এত বড় এবং অন্ধশন্ত স্থানিসবাহিনী অসহায়। পাকিছানী গোলবোগেও ভাহাই। কোথাও কোন ঘটনা ঘটলে লরীভর্তি পুলিস লাকাইয়া পড়িয়া রাভার লোককে লাঠিপেটা করে; এই ভাবে লোককে পুলিসের উপর আরও চটাইয়া দেওয়াই বেন এখন পুলিসের প্রধান কাজ।

অপরাধী গ্রেপ্তারের অবস্থা আরও শোচনীয়। পুলিস
কমিশনার মাসে মাসে সাংবাদিক বৈঠক করেন এবং
উহাতে মাসের অপরাধ সংখ্যা ও গ্রেপ্তার সংখ্যা দেন।
কিন্তু কতওলি মামলা আদালতে গেল এবং কতওলিতে সাজা
হইল তাহা বলেন না। অথচ এই চারটি তথ্য এক সঙ্গে না
দিলে পুলিশের কৃতিত্ব বুঝা যায় না। ময়দানের সভার পণ্ডিত
নেহরুকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্পিপ্ত হইয়াছিল এরং একজন
সশর পুলিশ কনেপ্তবল নিহত হইয়াছিল। তিন চার জন
লোককে ঘটনাহলে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্যন্ত সকলেই
মুক্তিলাভ করিয়াছে, কাহারও বিরুদ্ধে মামলা টিকে নাই।
ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া দশ লক্ষ্ লোকের সভার
মধ্যে বোমা নিক্পিপ্ত হইল, অথচ পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে
গ্রেপ্তার করিতে পারিল না; য়াহাদিগকে হাতেনাতে ধরা
হইল ভাহারাও প্রমাণাভাবে ছাড়া পাইল, অথচ পুলিশকে
সাহায্য করিবার জন্ত সকলেই ইছুকে।

যামলা পরিচালনে অযোগ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মিলিয়াছে গভ কাল্ডারী মাসে। ভারত স্বাধীন হওরার পর বহুবাকারে একটি হিন্দু মেয়ে অপহতা হয়। সন্দেহক্রমে রিয়াসং বেগ এবং আর করেকজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু মেরেটকে পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহারা মুক্তি পায়। কিন্তু একজন ডিটেকটিভ সব-ইন্সপেট্রর এই তদম চালাইতে থাকে। প্রায় এক বংসর পরে পাকিস্থানে রংপুরে মেরেটর সন্ধান পাইয়া উহাকে সেধান হইতে কৌশলে উদার করিয়া আনা হর। মেয়েট বিভিন্ন স্থানে ধর্ষিতা হইয়া শেষে বে বাছীতে থাকে সেট রিয়াসং বেগের শাশুভীর বাভী। মেরেটর ভবানবন্দী-ক্রমে আবার রিয়াসং বেগকে গ্রেপ্তার করা হর। আদালতে शृतिम अवरम वरम जानामीरमन विक्रास अपून अमान जारह; কিছুদিন বাদে অকশাং ভাহারা খুরিরা দাঁড়ার এবং রিয়াসং বেগের নামে চার্ল্জসিট দাখিল না করিয়া ভাতাকৈ খালাস করিয়া দের। বাধীন ভারত হইতে হিন্দু নারী অপ্রতা হুইল, এক বংসরের চেপ্তার ভাহাকে পাকিছান হুইভে উদার করা হইল, যে ব্যক্তি ভাহাকে হরণ করিরাছিল বলিরা মেরেট ক্কামবন্দী দিল সে ঐ ব্যক্তির শান্তগীর বাড়ী হইভে <sup>ভু</sup>টবার হইল, সমগ্র ব্যাপারটির আহুপূর্ণিক পূলিশ ভারেরী রহিরাছে, ইহার পরেও কি বলিতে হইবে যে মামলা রুকু করিবার মত প্রাথমিক প্রমাণের অভাব আছে ? তবে এই মামলা ভিটেক-ইভ ডিপার্টমেণ্ট হাছিলা দিল কেন ?

টাকা এবং লোক বাড়াইলেই যে পুলিশের দক্ষতা বাড়ে না ইহার প্রমাণ প্রয়েজন হইরা থাকিলে কলিকাতা পুলিশ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পুলিসের দক্ষতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর। গত তিন বংসর কলিকাতা পুলিসের দক্ষতা একেবারে রসাতলে গিরাছে। বাবীনতার প্রথম যে ব্যবস্থা করা হইরাছিল তাহা দেখিরাই আমরা এই আশকা প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আমাদের আশকাই সত্যে পরিণত হইরাছে। কলিকাতার সিকিউরিটির উপর ভারতের নিরাপতা নির্ভর করে, এই সময়ে শহরের পুলিসের দক্ষতা বাড়াইতে না পারিলে রাষ্ট বিপন্ন হইবে।

#### বর্ত্তমান সঙ্গটে টাকার অভাব

পশ্চিমবঙ্গের বাব্দেটে এক কোট ত্রিশ লক্ষ্ণ টাকা খাট্তি হইরাছে। পূর্ববঙ্গ হইতে বহু সহস্র বাস্তহারা আসিরাছে, পাকিছান বাস্তহারা আগমনের কড়াকড় হ্রাস করিলে কত লক্ষ্ণ আসিরা পৌছিবে তাহার ছিরতা নাই। ভারত সরকার টাকা দিলেও প্রাদেশিক সরকারেরও বেশ কিছু খরচ হইবে। এই সমর ট্যাক্স আদার সম্বন্ধে সতর্ক ও কাগ্রত খাকা কর্ত্ত্ব-পক্ষের কর্ত্তব্য। কিছু আমরা দেখিতেছি সেলস ট্যাক্স বিভাগে তার বিপরীত ঘটতেছে। কোনও এক প্রতিপত্তিশালী ব্যবসারীর প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সেলস ট্যাক্স থার্য করার বাধা পাওয়ার একটি বিবরণ আমাদের হত্তপত হইরাছে। এই ট্যাক্সটা আদার হইলে সরকারের বাব্দেটের এবারকার ঘাট্তির মোটা অংশ একক্ষনের নিকট হইতেই আদার হইতে পারে ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

ষটনাট সংক্রেণে এইরপ। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে সেলস ট্যাক্সের এসিষ্টান্ট কমিশনার প্রীএন সি রার একটি কটন মিলের বিজ্ঞয়-কর ধার্য্য করিবার জ্বন্থ তাহাদের ম্যান্থ-ক্যাকচারিং হিসাব দাবিল করিতে বলেন। তিনি ক্মিশনারকে বলেন বে করেকটি কোম্পানী নিমলিখিত উপারে ট্যান্স কাঁকি দিয়াছে; ম্যান্থ্যাকচারিং হিসাব পরীক্ষা করিলে ঐশুলি বরা যাইত:—

- (১) অভিত্তীন ব্যক্তিগণ হইতে মাল ক্রয়ের ভূষা হিলাব লিবিয়াছে।
- (২) উৎপাদনের হিসাব গোপদ রাধিরাছে এবং বেনাড্রীতে ঐ মাল বিজ্ঞী করিরাছে।

- (৩) কাপ্সনিক রেবিষ্ঠার্ড ডিলারের শাষে মাল বিজ্ঞী দেবাইয়াছে।
- (৪) তাহাদের বন্ধ বন্ধ বাবসা হইতে টাকা বার দিরা শ্তন সাবসিভিয়ারি কোম্পানী স্থাপন করিয়াছে এবং এগুলির মারকত থরিদ বিক্রী করিয়াছে ও ট্যান্স আদারের পূর্বের ঐ-গুলিকে লিকুইডেশনে দিয়াছে।
- (৫) ক্যান্টরী প্রদার ও বাজী তৈরির ক্ষম্ম বন্ধ পরিমাণ লোহা ও বাজী তৈরির মালমসলা ক্রম করিয়া পরে গোপলে ঐগুলি বিক্রী করিয়াছে এবং ক্যান্টরী ও বাজী বর তৈরিয় বাতে এই বাম দেখাইয়াছে।
- (৬) ফাটকা বাদারের মারকতে তাহাদের নিজেদের স্ট কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবারে ব্যবসারের ছাদ্য লাভের টাকা লোকসান দেখাইয়া দিয়াছে।

উপরোক্ত কটন মিল এই চাপে পছিয়া প্রথমে বলিল তাহারা ম্যাহ্ম্মাকচারিং হিসাব রাবেল। ম্যাহ্ম্মাকচারিং হিসাব লা রাবিলে উৎপন্ন কাপছের পছতা ফেলা অসম্ভব বলিরা ইহা অবিখান্ত; এসিপ্টাণ্ট কমিশনার ইহা লইরা জ্রুমাগত চাপ দিতে লাগিলেন। ঐ ব্যবসায়ী দল তবন ভর দেখাইতে আরম্ভ করিল যে তাহারা উর্ত্তন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিবে। ৮ই এপ্রিল হইতে ২২শে ভূম পর্যন্ত এইরূপ ধ্বতাধ্বত্তির পর ২৩শে ভূন ভারিবে এসিপ্টাণ্ট কমিশনার নিয়লিবিত পত্রটি কমিশনারের নিকট হইতে পাইলেন—"আমি মৌবিক ব্যরুপ নির্দ্ধেশ দিয়াছি সেই মতে অন্ত আদেশ না পাওয়া পর্যান্ত আপনি উক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংক্রান্ত এসেসমেণ্ট কিখা অন্ত কোন বিষয় যাহাতে তাহাদের উপস্থিতি বা কৈছিরতের প্রয়োজন হইতে পারে এমন যে সব ফাইল আপনার হাতে আছে তাহাতে কোন কার্ম্ব করিবেন না।"

৬ই আগষ্ট বাদীর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি পুনর্গঠিত হয় এবং ডাঃ বোষ ও প্রীয়ুক্ত প্রকুল সেনের মিলন হওরাতে মন্তিন্ম এল পুনর্গঠনের কথা উঠে। ঐ দিনই বি, পি, সি, সি নির্বাচনের সংবাদপ্রাপ্তির পরমূহুর্ত্তে কমিশনার তাঁহার পূর্ব্ব-লিখিত আদেশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর এসিষ্টাক্ট কমিশনার ঐ ব্যবসারীদের জন্ম এক প্রতিষ্ঠানের উপর ২৬,১৫,৬৭০ টাকা কর ধার্য করেন। কিছু প্রধানাক্ত কটন মিল কিছুতেই ম্যাস্ক্যাকচারিং একাউণ্ট দিতে চায় না। ম্যাস্ক্যাকচারিং একাউণ্ট সম্বন্ধ তাগানা দিলে তাহারা এবার বলিল বে, তাহাদের ধাতাপত্র পুড়িয়া গিরাছে।

মন্ত্রিমণ্ডলের কাঁচা কাঁচীরা বাওরার পর কমিশনার আবার পূর্ববৃত্তি বারণ কমিলেন। এসিটাণ্ট কমিশনার: এএফ সি ষারকে মকবলে বদলী করা হইল এবং প্রীএস কে বস্থকে তাঁহার মলে নির্ক্ত করা হইল। বসু মহাশর আসিরা ফাইল দেখিয়া উক্ত ব্যবসারী দল কর্ত্তক প্রদন্ত হিসাবের উপর এসেস-মেণ্ট করিতে অবীকার করিলেন এবং তিনিও ম্যাম্ব্রুয়াকচারিং একাউন্টই আর এক ভাবে চাহিলেন। গত ১৩ই ফেব্রুরারী পর্যান্ত প্রথমাক্ত কটন মিল সে হিসাব দের নাই। ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল হইতে ১৯৫০-এর ১৩ই ফেব্রুরারী পর্যান্ত ই বংসরকাল একটি কোম্পানী হিসাব দাখিল করিতে অবীকার করিতেছে এবং যে হিসাব পাইলে ৪০ লক্ষ্ণ টাকা একটি মাত্র কোম্পানীর নিকট হইতে আদার হইবে বলিরা এসিষ্টান্ট কমিশনার বলিতেছেন সেই হিসাব চাপা দিতে কোম্পানীকে সাহায্য করা হইতেছে ইহা বিচিত্র ব্যাপার। এবিষরে ডাঃ রায়ের নিজের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

#### বিহারে বাণ্ডালী অঞ্চলের সমস্থা

গত মাসের "প্রবাসী" পত্রিকার আমরা ভারতরাইপতি বারু রাক্তেম্প্রসাদকে বিহার প্রদেশে অবহিত বাঙালীর নানা অভিযোগ সহবে একটু অবহিত হইতে পরামর্শ দিরাছিলাম।ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার নিক্ষ প্রদেশে গিয়া রাক্ষসন্মান লাভ করিরাছেন। সেই সময়ে তিনি কেবলমাত্র মানপত্র ও তার রৌপ্যের এবং স্বর্ণের আবার কুড়াইরাছিলেন, এরপ অভিযোগে কর্ণপাভ করিতে আমাদের মন চায় না। আমরা আশা করি বিহারের পূর্ব্ধ ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাঙালী-প্রধানগণ, বাবীনতা সংগ্রামে তাঁহার সহযাত্রীগণ, তাঁহাদের ভাষার উপর যে অভ্যাচার চলিভেছে, ভংসম্বরে তাঁহার সহল আলোচনা ক্লাফল কি হইরাছে, তাহা এখনও আমরা ক্লানিতে পারি নাই। কিন্তু বিহারের মন্ত্রমণ্ডলী ও কংগ্রেসী-প্রধানগণ তাঁহাদের ব্যবহারে বে সক্লীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন, ভংপ্রতি রাইপ্রতির দৃষ্ট দেওরা প্রয়েক্তন বিলয়া মনে করি।

বিহারের বাঙালী-প্রধানগণ কি ভাবিতেছেন তাহা আমরা ভানি। প্রীশত্সচন্ত্র বোষের নেতৃত্বে "সভ্যাগ্রহ" আন্দোলন তার সান্দীরণে বিভমান আছে। কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের বিশেষ অন্থরোধে সাত মাস পূর্ব্বে সেই আন্দোলন ছিছিত রাখা হর। এই অন্থরোধের উদ্দেশ্ত ছিল আলাপ-আলোচনা করিরা এই ভাষা ও সংস্কৃতি সমস্থার একটা চূড়ান্ত দীমাংসা করা। এই সাত মাসের মধ্যে কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের পদ্দে তাহা সন্তব হর নাই; তাহারা কুচবিহার-রান্ধ্যকে পদ্দিম বলের অন্তর্ভুক্ত করিবার অবসর পাইলেন। কিন্তু গত ৩৮ বংসর হইতে বে সমস্থা বাঙালী ও বিহারীর সম্পর্ককে প্রতিনিরত বিবাক্ত করিতেছে, তংপ্রতি সৃষ্টি দিন্তে তাহাদের অবসর হুইতেছে না

এইরপ টালবাহানা করার কলে বাঙালী সমাক্ষের মন কংগ্রেসী আদর্শ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহাতুর হইতেছে। এই বিপদ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নিব্দে ডাকিয়া আনিয়াছেন। বাঙালী ভাহার সংস্কৃতির ক্ষন্ত কি করিতে পারে, গত ৪৫ বংসরের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কংগ্রেস নেতৃবর্গের ভাহা ভূলিলে চলিবে না। মানভূম পরিষদের সম্পাদক শ্রীসনং মুবোপাধ্যারের একটি বিয়তি "সার্থি" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার গত ১৫ই কাশ্বন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র বাঙালী সমাক্ষের মনোভাব এইবির্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ কারণ আমরা ভাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"জনসাৰারণ শুনিয়া আক্ষ্য হইবেন ষে, সত্যাগ্রহ স্থাপিত রাধার পর মানভূমের অবস্থা উত্তরে:তর ধারাপ হইয়াছে. যদিও ইহা শুনা গিয়াছিল থে, মানভূমের জনগণের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি পুরণের নিমিত্ত কংগ্রেসের উর্দ্বতন কর্ত্তপক্ষ বিহার সরকারকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, এমন কি কেলার মাতভাষা সম্পর্কেও বিহার সরকার কেন্দ্রের निटर्फन यथायथ भाजन करतन नारे। তाटा छाछ। छः द्वार विषय যে, মানভূম সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিট কর্ত্তক নিযুক্ত চারিজনের সাব-কমিটি এই সুদীর্ঘ সাত মাসের মধ্যেও নাকি उंद्यापन निर्मार्ट (भन कतात नमत भान नारे. यि छाः প্ৰভুৱ বোষ ও পণ্ডিত প্ৰকাপতি মিশ্ৰ গত জুন মাসেই তাঁহাদের অকিঞ্চিংকর অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়াছেন ৷ ইহা সভ্য যে, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বর্তমানে বহু গুরুতর সমস্তা লইয়া ব্যাপুত আছেন : কিন্তু মানস্থুম সমস্থাও এমন একটি গুরুতর সমস্যা যাহার সমাধানে মোটেই বিলগ্ধ ঘটা উচিভ নহে। উর্বতন কর্ত্তপক্ষের এবস্থিধ নীররতার স্থযোগ বিহার সরকার মানভূমের জনগণের উপর যথেঞ্ পীড়ন চালাইতেছেন। সেধানে এমন এক নিরাপতা আইন এখনও বহাল রাখা হইয়াছে যাহার বলে এমন কি সাহিত্য বা সংস্থৃতি সম্মেলনও বিনা অনুমতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"পরিছিতি জ্ঞমশ: এতই কটিল হইরা উঠিতেছে ধে,
মানভ্ম লোকসেবক সন্তের পক্ষে আর নীরব দর্শক হইরা
থাকা সম্ভব নহে। আমি কানিতে পারিলাম ধে, গত ৪ঠা ও
৫ই কাহ্রারীতে মাবিহীড়া সম্মেলনে তাঁহারা এই মর্শ্বে প্রস্তাব
গ্রহণ করিরাছেন ধে, কংগ্রেস ওরাকিং কমিট রুক্তিসকভ
সমরের মধ্যে মানভূম সমস্তার সমাবান না করিলে সত্যাগ্রহ
আন্দোলন প্নরার আরম্ভ করা হইবে। ইহা সত্য হইলে
ওরাকিং কমিটির সম্মান ভূর হইবে, কারণ তাঁহাদের অন্থরোধেই গত এপ্রিল মাসে সভ্যাগ্রহ ছগিত রাথা হইরাছিল;
বর্ণানীত্র ওরাকিং কমিটির একটা ব্যবছা করা উচিত।

"আমার মতে মানভূম সমভার একমাত্র সমাধান হইল মানভূষের পশ্চিমবদে অভতুক্তি। শাসক বদি শাসিটের প্রতিভূ না হর, তাহা হইলে গণতর কান্ধ করিতে পারে না এবং মানভূমের ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত প্রকট সত্য। তাহা ব্যতীত ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগঠন ছাড়া প্রাদেশিক বারন্ত্রশাসনও অর্থহীন। অনেকে প্রচার করিয়া থাকেন বে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান জনসংখ্যার চাপ অপনোদনের জন্ত কিংবা বাভহারাদের পুনর্বস্তির জন্ত মানভূমের বঙ্গভূক্তি প্রয়োজন। কিন্ধ ইহার চেয়ে বড় সত্য হইল মানভূম একান্ধভাবে বাংলা ভাষাভাষী এলাকা এবং সকল বাংলা ভাষাভাষী এলাকার বাংলার মুক্ত হওরা প্রয়োজন, যাহাতে শাসক শাসিতের মধার্থ প্রতিভূ হইতে পারে।"

ভারভরাথ্রের শাসনতন্ত্রে একটি নৃতন বিধান সংযোজিত হইরাছে। তদহুসারে (তর বিধান) রাথ্রপতির স্থপারিশ ছাড়া কোন প্রদেশের পুনর্গঠন হইবে না। তিনি সংশিষ্ট আইন সভার মত লইবেন। বিহারে অন্তর্ভুক্ত বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহের ভবিগুং হির করিবার জ্ঞ বিহারের ব্যবহাপক সভার মত লইলে ফল কি হইবে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙালী সমাজের মনে এই সন্দেহও দেখা দিয়াছে যে এই বিষরে রাথ্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিরপেক্ষ হইতে পারিবেন না। এইরপ সন্দেহ উভয় পক্ষের পক্ষে লক্ষাজনক। কিন্তু আমাদের হুর্ভাগ্যক্রমে ইহা বিভারনাভ করিতেছে, এবং তাহার জ্ঞ দায়ী কংগ্রেসের কর্ত্বৃপক্ষ। ভাষার ভিত্তিতে ভারতরাথ্রের প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হইবে কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতি লইয়া যেভাবে ছল-চাতুরী চলিতেছে, তাহার কলেই এইরাছে।

#### কাশ্মীর সমস্থা সমাধানের শেষ চেষ্টা

প্রেস ট্রাষ্ট অব ইতিয়া নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গত ১২ই কান্ধন নিয়লিখিত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছে: সন্মিলিত জাতিসভের সর্ব্বোচ্চ কর্মনির্বাহক সমিতি নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) সভায় এই পরিষদের কেব্রুৱারী মাসের সভাপতি ডা: কার্লো একটি প্রতাব পেশ করেন। প্রভাবটি এইরপ—

"১৯৪৮ সালের ২০লে জাহুরারী এবং ২১শে এপ্রিল তারিখে গৃহীত প্রভাব জহুবারী তারত ও পাকিছানের জভ বে কমিশন গঠিত হইরাছিল, পরিষদ সেই কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করিরাছেন। তারত ও পাকিছানের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিরা জেনারেল এ জি এল ম্যাক্ষটন যে বিপোর্ট দিরাছেন পরিষদ তাহাও বিবেচনা করিরাছেন।

"১৯৪৮ সালের ১৩ই জাগষ্ট এবং ১৯৪৯ সালের ৫ই ভাহরারী তারিধে কালীর কমিশনের প্রতাবে জন্ম ও কালীরের গৈছদল ভাকিরা দেওরা, যুদ্ধ বিরতি এবং বাবীন ও নিরপেক্ষ গণভোটেুর ভিত্তিতে কালীরের ভবিত্তং নির্দারণ সম্পর্কে বে কণা বলা হইরাছিল, তাহাতে একমত হওরার **ভত্ত পরিবহ** ভারত ও পাকিস্থাদের রাজনীতিকোচিত কার্ব্যের প্রশংসা করিতেছেন।

"নিরাপন্তা পরিষদ ভারত ও পাকিস্থান গবরে ঠকে এই প্রভাব গৃহীত হইবার পর পাঁচ মালের মধ্যে নিজেকের व्यविकात क्र्म ना कतिया (क्रमाद्रम माक्रमहैत्मत श्रेखात्वन ভিত্তিতে অথবা ঐ প্রস্তাবে বর্ণিত নীতি সংশোধন সম্পর্কে পরস্পর একমত হইয়া তদত্যায়ী সৈলদল ভালিয়া দেওয়া সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করিতে অমুরোধ করিতেছেন। পরিষদ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জ্বন্ত জাতিসল প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিতেছেন- (ক) जिनि (यशास श्राक्त मान कतिरान (महेशानहे जाहाब কাৰ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। পূর্বে উল্লিখিত সেনাদল ভালিয়া দেওয়া সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য এবং সেই কর্মপন্থা কার্যো পরিণত করার বিষয়ে তম্ভাবধান। (খ) ভারত ও পাকিস্থান গবন্দেণ্টিকে তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য ক্রিবেন, ৰুশ্ব ও কাশ্মীর রাজ্য লইয়া উভয় গবল্বে তেঁর মধ্যে যে বিরোধ বাবিয়াছে তাহার সমাধানকলে তিনি যে সকল উপায় ভাল বলিয়া মনে করিবেন সংশ্লিষ্ট গবলেণ্টিছয় অথবা নিরাপত্তা পরিষদে তাতা উখাপন করিবেন। (গ) কাশ্মীর কমিশনের উপর যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল. তিনি সেই সকল ক্ষতার অধিকারী হইবেন। (খ) সৈত্তদল ভালিয়া দেওয়ার কাজ চলিতে থাকার কালে উপযুক্ত সময়ে গণভোট পরিচালক এডমির্যাল চেষ্টার নিমিংস কর্ত্তক কার্য্য-ভার গ্রহণের ব্যবস্থা করা।"

পরের সংবাদে প্রকাশ, নরওরে, ব্রিটেন, মার্কিন মুক্তারাই প্রভৃতির প্রতিনিধিবর্গ এই প্রভাবের সমর্থনে বক্তৃতা করিয়াছেন। সকলেই এই উপলক্ষে ডিসেম্বর মানের সভাপতি ক্যানাভার ক্ষেনারেল ম্যাকনটন যে প্রভাব করিয়াছিলেন তাহার মূলে নীতি সমর্থন করিয়াছেন। ক্ষেনারেল ম্যাকনটন যে প্রভাব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন্ নীতি বিভ্যান, তৎসহদে এই সংবাদে কোন্ন উল্লেখ নাই। পরের আলোচনারও ভাহার ক্ষাই কোন্ন উল্লেখ লোই লাব্য নীতি হইতে পারে যে কাল্লীর আক্রমণের ক্ষম্ভ দোষ্য প্রবিচার করিয়া যখন লাভ নাই ("unprofitable")—এই ক্ষমিরিল ম্যাকনাটন ব্যবহার করিয়াছিলেন—ভখন এই আক্রমণে লাভবান যে রাই্র—পাকিস্থান—ভাহার দোষ সক্ষরে কোন্ন উচ্চবাচ্য না করিলেই বুদিমানের কান্ধ হইবে। ২৪শে ক্ষান্তন যে আলোচনা হর ভাহাতেও আমরা অভ্য কোন মুক্তি দেবিলাম না।

পুতরাং তালোচনার ধারা সক্ষ্য করিয়া মনে হয় বে সন্মিলিত তাতিসতা কন্ম-কান্মীর সমভার কোন সমাধান করিতে পারিবে না। ভারের প্রতিশোবের ছান একটা বিশ্ববিধানে আছে; মাসুষ অনেক সমর প্রায়শঃই তাহা তুলিয়া যায়। রাবণ তুলিয়া গিরাছিল, হিটলার তুলিয়া গিরাছিল। সীতাকে আশ্রুর করিরা বিশাতার রোষ রাবণের উপর পড়িল, কুল্র পোলাওকে উপলক্ষ মাত্র করিরা চেথারলেনের হিটলার তোষণনীতির প্রতিশোব আমাদের চক্ষের সাম্নে ঘটরাছে। সেইরূপ কান্মীর-কন্মুর উপর অত্যাচার করিয়া পাকিয়ান রেহাই পাইবে না, এবং তাহাদের কৌশল ব্যর্থ হইবে, যাহারা পাকিয়ানকে তোষণ করিবে, ক্ষণিক স্বার্থের প্রবিধার এই অত্যাচারের ভার-অভায় সম্বন্ধে বিচার করিতে অস্বীকার করিবে—১৯৪৭ সালের আগঠত অভীবের হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাস পর্যান্ধ বে অভায় প্রশ্রের পাইয়াছে তার বিচারে অসম্মত হইবে—লাভ নাই ("unprofitable") বলিয়া।

"একার যে করে আর অভার যে সতে, তব ঘূণা যেন তারে তৃণ-সম দংহ"—বিশ্বকবির এই সাবধানবাণী মাসুষের ইতিহাসে প্রতিপদে প্রমাণিত হইতেছে।

#### স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

প্রায় ছই মাস পূর্বে নানা দৈনিক সংবাদপত্তে একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারত গবরে টি স্বাধীনতা সংগ্রামের একথানি ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জ্বলা-ক্বনা করিলেগছেন; সেই উপলক্ষে একটি কমিট নিয়োগের কথা এবং ক্য়েকজন প্রসিদ্ধ উতিহাসিকের নামও করা হইয়াছিল। গত ২০শে কান্তন ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংসদ বা ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষামগ্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই বিধরে একটা চূড়ান্ত খোষণা করিয়াছেন। নিয়ে তাহা তুলিয়া দিলাম:

"সর্কবিধ সঞ্জবিত স্থা হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথা সংগ্রহের কল এবং সেই সব সংগৃহীত তথা হইতে মৃক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার কল ভারত-সরকার একটি ক্মিটি গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানের উপাদান সংগৃহীত হওয়ার পর একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিয়োক্ত বাক্তিদের লইয়া একটি প্রাথমিক ক্মিটি গঠিত হইয়াছে:—

(১) ভারত-সরকারের শিক্ষা-সম্পর্কিত উপদেষ্টা ডাঃ তারাচাদ--পদাধিকার বলে সভাপতি, (২) ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের
ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চাালেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মন্ত্র্মদার, (৩)
দেশরকা দপ্তরের ঐতিহাসিক বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর বিশ্বেশর
প্রসাদ, (৪) শিবগদার রাজা দোরাই সিদম শ্বৃতি কলেক্টের
ভারক বী সি. এস. বীনিবাসাচারী, (৫) দিলী বিশ্ববিভালয়ের
ভার্নিক ইতিহাসের ভারাপক ডক্টর স্থরেক্টনাথ সেন.

(৬) তথ্য ও বেভারসচিব ঞ্রীন্সার, ন্সার, দিবাকর এবং (৭) ডক্টর ন্সি. নারাঙ্গ।

সরকারী ভত্তাবধানে ইতিহাস রচনার চেপ্তার বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা সন্দেহ বরাবরই আছে। সেই সন্দেহের কারণাদি বর্তমানে উল্লেখ না করিলেও এই কথা বলিতে পারি যে, সরকারী অহুপ্রেরণায় ইতিহাস রচনার সময় এখনও আসে নাই, এবং কমিটির সভারন্দের যে সব নাম খোষিত হইরাছে, তাঁদের সহত্ত্বেও যথেষ্ঠ আপত্তির কারণ আছে। সমর আসে নাই এইজন্ত যে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন এরপ সাহিত্যিক ও লেখক হাহারা আছেন এই সংগ্রামের ব্যাপকতা সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন: কেহ কেহ অসম্পূর্ণ তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়াই পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতরাষ্ট্রের ১৪টি প্রধান ভাষায় এরূপ বছ বই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহা শেষ হইলে সংগৃহীত তথ্যাদির সমালোচনা হইবে. বিচার হইবে: তাহার সত্যাসত্য, অত্যুক্ত্যাদি পরীক্ষা করিয়া তবেই প্রকৃত ইতিহাস রচনার উপযোগী সমন্ত্র আসিবে। আমাদের বিতীয় আপত্তি এই যে, যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে যোগদান করিয়াছেন বা বাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি-রন্দের সাহচর্য্যের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সহযোগ ব্যতিরেকে এই মহং ও বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্দনীয় নয়। এরপ কার্য্যের জন্ম একটা ঐতিহ্যের প্রয়োজন একটা অন্তর্গ ষ্টি ও ভাবগ্রাহিতার প্রয়োজন যাহা সরকারী মনোনয়নের কল্যাণে লাভ করা যায় না। বর্ত্তমান কমিটির পত্যরন্দের সকলের পরিচয় আমরা জানি না। কিন্তু যাঁহাদের কথা জানি তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প করেকজনই আমাদের প্রস্তাবিত মানদভের যোগ্য হইতে পারিবেন। ইতিহাসে পণ্ডিত, পাপুরে ও তামলিপির প্রমাণ সংগ্রহ ও উদ্বারে এক একজন দিকপাল হইতে পারেন। কিন্তু ভারতের গত ১২৫ বংসরের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস---পাপুরে বা ধাতব প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাহা ভীবস্ত প্রাণবান মান্তবের রক্তে ও চোবের কলে লেখা। তাহার মর্দ্মার্থ উদার করিতে হইলে সরকারী দপ্তরখানার বাহিরে আসিতে হয় ৷

#### চিনির কথা

গত ধুৰের সময় ব্রিটিশ রাব্যের প্রয়োজনে ভারতবর্বের লোক-সমষ্টকে অনেকভাবে বঞ্চিত জীবন-যাপন করিতে হুইরাছিল। ভাত, কাপড় ও নিত্য-প্রয়োজনীর অনেক দ্রব্যাদির ভঙ্গ সরকারের নিকট হাত-বরা হুইরা থাকিতে হুইরাছিল। মুছের প্রয়োজনে বাংলাদেশে থাভের অন্টন বটে, প্রার ৩৫ লক্ষ্ণ লোক মারা যার। এই অপর্যুত্যর নানাবিব ভুকার্ণ - আলোচনা করিবা উড্ছেড কমিশন সিদ্ধান্তে পৌছেন (১৯৪৪ সালে) যে ব্যবসামীদের ফাট্কাবান্ত্রীর কথ এই লোককর হইরাছে। এই হুর্নামের স্মৃতি এখনও লোকের মনে কাগিয়া আছে এবং ভারতবর্ধের শিল্পতি, ব্যবসামী-সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্মচারীরন্দের একাংশের সহযোগিতার যে "কালো-বাক্তার" এখন পর্যন্ত আমাদের ক্রীবন বিপন্ন করিতেছে, তৎসম্বন্ধে গণ-মন বিষাক্ত হইতেছে ও গবর্ষে ক্রেড্রেম্ব অক্তকাব্যতার ভাহা প্রায় দিগ্-বিদিকশ্রু হইরা পড়িতেছে।

এই যে বিষ আমাদের শিল্পতি ও বাবসামীশ্রেণীর ব্যবহারে নিতা ফুটিয়া উঠিতেছে তার প্রমাণ মিলিয়াছে শর্করা শুক্ত প্রথমগান বোর্ডের স্থারিশসমূহে। স্থগার সিণ্ডিকেট নামে একটি শর্করা শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে ১৯৪৯ সালের প্রথম হইতে চিনির উপর নিয়প্ত গুলিয়া দিবার পর এই সমিতি কালো-বাজারের স্কট্ট করিয়া চিনির বাজারে কোটি কোটি টাকা অখ্যায় মুনাফা করিয়াছে। ছই বংসর দেশের লোকের মন এই গলা-কাটাদের বিরুদ্ধে ক্লেভে গুমরিয়াছে; গবলে তি টিমে-তেভালাগিরি করিয়া ভাগা নিবারণ করিতে অপারগ হইয়াছেন। এখন শুক্ত-কমিশনের স্থাবিশ গ্রহণ করিয়া ভাহার। গত ২২শে ফাপ্কন নিয়লিগিত দিয়ান্ত ঘোষণা করিয়াছেন:

"(১) আব মাড়াইরের বার্ষিক লাইনেন্স পাইবার জন্ম প্র-সর্ভ হিসাবে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের সকল কার-খানাকে অবশু সিভিকেটের সদন্ত হইতে হইবে বলিয়া যে নিয়ম প্রবর্তিত ছিল তাহা বাতিল করা হইবে। (২) সিভিকেট কর্ত্ত্বক অতি ক্রত এবং অত্যধিক পরিমাণে চিনির বরাছ (কোটা) ছাড় দেওয়ার জ্বতই মুখ্যতঃ জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৯-এ শর্করা (শিল্পে) সম্ভট দেখা, দিয়াছিল; এবং (৩) শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা ৩১শে মার্চ ১৯৫০ তারিখের পর বলবং রাখা হইবে না। সংরক্ষণ শুল্কের ছলে সরকার প্রবোজন অন্থ্যায়ী' রাজ্য খাতে কর বার্ষা করিবেন। গত সপ্তাহে ভারতীর সংসদে যে কিনাজ বিল উপস্থাণিত করা হইরাছে; তাহার একটি সর্প্তে এই পরিবর্ত্তন সাধনের ব্যবস্থা করা হইরাছে।"

এই সিহান্তসমূহ কার্য্যকালে কি ফল প্রসব করিবে ভাহা এখন বলিতে পারি না। এই শর্করা শিল্পটির ফ্রট-বিচ্চুতির সলে অভাভ অনাচার ও অব্যবস্থাও ভড়িত আছে। ওক্ষ-ক্ষিশন তাহার উল্লেখ্য করিয়াছেন।

অভ্যধিক মালগাড়ী সরবরাহ সম্পর্কে বোর্ড সুণারিশ করেন বে 'জনসাধারণের স্থার্কের\_ুবাভিরে এবিষয়ে পূর্ণ ভদস্ত হওয়া আবশ্রক'।

় '১৯৪৯ সালে ভারতে ব্যবহারের জন্ত নির্দিষ্ট চিনি প্রকৃত-

পক্ষে এবং পশ্চিম পাকিছানে যথেষ্ট পরিমাণ চালান দেওরা হইরাছে' বলিয়া অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের তদভ করা উচিত।

গত ১৮ বংসর ভারতবর্ষের লোকসমষ্টি এই শিপ্পকে রক্ষা করিতে পিয়া বেশী দামে চিনি কিনিয়াছে বেমন করিয়াছিল গত পঞ্চাশ বংসর যাবং বস্ত্রশিলের রক্ষাকলে। মুদ্দের সময় যখন সব জিনিষের দাম বাছিয়াছিল, তখন চিনির মূল্য এই রক্ষা-ব্যবস্থার কল্যাণে খুব বেশী বাড়ে নাই; বিগুণ মাত্র বাছিয়াছিল। আজু আমরা ১৯৩৯ সালের তিনগুণ মূল্য দিতেছি। কিন্তু চিনির ব্যবসায়ী, শিপ্পতি বা আব্রের চামী দেশবাসীর এই ত্যাগের মাহাত্মা বুবে নাই। মৃতরাং ভাহাদের প্রতি দেশের লোকের দরদ ধাকিতে পারে না।

এই রক্ষা-শুষ্ণ প্রত্যাহার করিবার স্বপক্ষে শিল্প-ক্ষিশন মৃত্তি দিয়াছেন এইরূপ: ভারতে উৎপন্ন চিনির দর (২৮।০) এবং বিদেশী চিনি আমদানীর আহ্মানিক মোট ধরচের (২২॥০) মধ্যে প্রতি মণ ৬ হিসাবে পার্থক্য আছে। স্তরাং দেশীয় শর্করা শিল্পের সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকিলে, প্রতি মণ ৬, হিসাবে বর্ত্তমানে যে কর বার্য্য আছে তাহাই পর্যাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। আগামী ছই তিন বৎসরের মধ্যে আমদানীক্ত চিনির দর হাস পাইবার (এবং সে কারণে প্রতিযোগিতার) আশক্ষা নাই। কারণ 'খোলা বাজারে' (স্ববাধ ব্যাণিক্ষাের ক্ষেত্রে) প্রাপ্তব্য উদ্ভ চিনির পরিমাণ কম থাকিবে বলিয়া মনে হয়। এতয়াতীত বৈদেশিক বাণিক্ষাের খতিয়ানে খাটতির জ্ব্য ভারত সরকার প্রচূর পরিমাণ চিনি আমদানীর অক্ষতি দিবেন না।

শুক বোর্ড জারও বলিরাছেন যে, ভারতে উৎপন্ন চিনির ভাষ্য কারখানার দর (বর্তমানে ২৭১) ১৯৫০-৫১ সালে ২৪৮০ দরে হ্রাস করা যাইবে বলিয়া মনে করি। গত ১৮ বংসর ধরিয়া শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে, শর্করা শিলের উন্নয়নের দায়িত্ব বাহাদের তাঁহারা অর্থাং সরকার, শর্করা-শিল্প এবং চাষী সকলের মধ্যেই শৈখিলা দেখা দিরাছে।

#### मारमामत क्रार्निल

"সভ্যাগ্রহ" পত্রিকা নিম্নলিখিত অভিযোগের প্রতি দেশবাসী ও গবর্ষে টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে:

শদানোদর ক্যানেলের কার্যা বাংলার ভূতপূর্বে গবর্ণর সার জন এণ্ডারসনের সমরে আরস্ত হয়। ইহা বর্জনান জেলার নিম অঞ্জের বাস্ত উংপাদন ব্যাপারে অত্যন্ত সাহায্য করে। দামোদরের জলকে এনিকাটের দারা উচ্চ করিয়া তাহাকে একটি পার্স্থ হালের ভিতরে চুকাইয়া নিয়াভিমুথীকরতঃ মাঝে রেগুলেটার ও স্কুইসের দারা নিয়ত্ব ক্ষেগুলিতে পৌছাইয়া দিয়া শত্যোংপাদনে সাহায্য করাই ইহার কার্যা। এই ক্যানেল ২৮ মাইল লখা, ইহার দারা এক লক্ষ আলি হাজার

একর ক্ষির উপকার হয়। ইহা বর্জমান কেলার একটি অব্ল্য সম্পদ। যাহারা ইহার জল পাইতে পারে, অথচ পার না, তাহারা ইহার জল পাইবার জন্ত দরণাত করে। সেচ বিভাগ তদভ করিয়া হুংবের সহিত বলেন যে, আর অতিরিক্ত, জল দেওয়া তাহাদের পক্ষে সন্তব নয়। কারণ যে এলাকার তাঁহারা কল দেন তাহাতে জল তাঁহারা যথোপযুক্ত রূপে সরবরাহ করিতে পারেন না।

ইহা সত্য হইলেও দরণাতকারীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, অভাব হইলে গবলে টি তাহাদিগকে জল দিবে এই বিবেচনার ক্ষকেরা জল সংরক্ষণ করে না। তাহাদের জমিতে কোন আইল থাকে না, কিংবা যদি থাকে তাহা যথোপর্জ্ঞ উচ্চ নহে। যদি আইল থাকিত এবং ক্ষকেরা যদি যথেচ্ছ জল ছাড়িয়া না দিত, তাহা হইলে দরণাতকারীদের বিবেচনার ঐ অতিরিক্ত জলের ঘারা আরও অধিকতর জমিতে জল দেওয়া বাইতে পারিত। অভিযোগটি গুরুতর।

বর্জনানের প্রান্ধ সমর্থ উত্তর সীমা ব্যাপিরা অন্ধর দদ হজাইরা রহিরাছে। পূর্ব্ব সীমা বাহিরা ভাগীরবী প্রবাহিত এবং দক্ষিণ সীমার তিন-চতুর্বাংশ ব্যাপিয়া দামোদরে মদ প্রবাহিত। আবার দামোদরের শাখা বরাকর ইহার পশ্চিমের সীমাটুক্তে প্রান্ধ বিরিয়া রহিরাছে। কুছর, বড়ি, বাঁকা প্রভৃতি নদী ইহার অঙ্গে হজাইয়া রহিরাছে। দামোদর ও ইডেন ক্যানেল ইহার শদ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে। নামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হউলে এই ক্লোর প্রকৃত উপকার হইবে।

কিন্ত এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সময়
াইবে। ইতিমধ্যে পুরাতন পুকুরগুলিকে বালাইয়া লওয়া,
হাট ছোট সেচ ও জল নিকাশ পরিকল্পনাকে কার্য্যে রূপান্নিত
াবা দেশবাসীর কর্তব্য।"

#### হুগলী জেলায় স্বাবলম্বন

"প্রবাসী" পজিকার প্রায় প্রতি সংখ্যায় সরকার-নিরপেক
গঠনবৃলক কার্ব্যের বিবরণ আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি।
দেশের লোকে নিজের ভাবনা, নিজের কাছ নিজে করিতেছেন,
নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন, তদপেকা মহৎ
উদীপনার কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। প্রার ৫০
বংসর পূর্বে হইতে এই ভাবের ভাবুক হইয়া বাঙালী চিডানারকর্সণ ভারতবর্বে মুগান্তরের স্থচনা করেন। সেই কথা
আমাদের দেশের রাজনীতির ব্যবসায়ীয়া ভূলিয়া সিয়াছেন;
গাঁহায়া ভূলিয়া সিয়াছেন তাঁহায় জীবনাদর্শ বাঁহাকে তাঁহায়া
"লাতির জনক" বলিয়া নিজের দলে টানিতে চান। আমরা
০ে বংসর পূর্বের অন্তপ্রেরণার চলিতে চেঙা করি বলিয়া
নশের লোকের মধ্যে ভাবলহদের চেঙা দেখিলে উৎকল্প

হাই, সেই কীর্ত্তিকথা প্রচার করিয়া আনন্দ পাই। এ মাসেও এরপ একটি ক্ষ কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণ শ্রীরামপুরের "নির্ণয়" (৬ই ফাস্কন) হাইতে তুলিরা দিলাম:

"হরিপালের অন্তর্গত হড়াথামে কাণানদী হইতে একটি
খাল কাটিরা করেক মাইল দূর পর্যান্ত চমদ্ কমিগুলির সেচ
করিবার এক পরিকল্পনা করেক বংসর পূর্ব্বে স্থানীর ক্ষনসাধারণ
গ্রহণ করেন। ক্ষনসাধারণ নিক্ষোই প্রায় এক মাইল পর্যান্ত্র
খালের খানিকটা কাটিরা রাখেন। এই প্রচেষ্টাকে সাক্ষ্যা–
মণ্ডিত করিবার ক্ষন্ত সরকারী কৃষি বিভাগ এই পরিকল্পনাটি
আংশিকভাবে গ্রহণ করিরা এ বংসর (১০ ভাগ চাঁদা সমেত)
১০,০০০ দশ হাজার টাকা বরাদ্ধ করিরাছেন। ৪ঠা পৌষ
১৩৫৬ সাল হইতে পুনরায় খাল খনন কার্যা আরম্ভ ইইরাছে।

এই কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্ত একটি সক্তিম পরিচালক সমিতি গঠিত হইরাছে। স্থানীর কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীশরং চক্র ভট্টাচার্ব্য এই সমিতির সভাপতি ও স্থানীর হিন্দু মহাসভার সম্পাদক ডাঃ রবীক্রকুমার সোধাল সমিতির সম্পাদক মনোনীত হইরাছেন।

এই মাসের ( ফান্তন ) মধ্যে খননকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ ইহবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।"

ঐ পত্তিকার এই সংখ্যারই আরামবাগ মলরপুর ইউনিয়নের একটি কর্মবিবরণীর চুম্বক প্রকাশিত হইরাছে। তাহা বাঙালীর জানিয়া রাখা প্রয়োজন; মলরপুর ইউনিয়নে যাহা সম্ভব হইরাছে তাহা পশ্চিমবলের অভাত অঞ্চেও সম্ভব:

"ইউনিয়ন বোর্ডের আর্থিক অবস্থা সহজে হাঁহাদের সামান্ত পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন বে, ট্যাক্স আদার করিরা আবশুক ব্যয় বাদে যাহা উদ্ভ থাকে, ভাহাতে বিশেষ কিছু কান্ধ করা সম্ভব হয় না। অবচ পদ্মীর অভাব বহু প্রকারের---এইরপ অবস্থার সভাদর ব্যক্তির আর্থিক সাহায্য ও কর্মীরন্দের সহযোগিতা ভিন্ন গত্যস্তর নাই। অত্যন্ত আনন্দের কথা. মলরপুর ইউনিয়নে ইউনিয়নবাসীর সহযোগিতার লেশমাত্র অভাব ঘটে নাই। মলরপুর ইউনিয়নের স্থসন্তান ক্নাব মির্কা আবছর রসিদ ও ঐশৈলবর খোষের সাহায্য বিবরণটিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ক্লাব রসিদ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নির্দ্মিত ১০টি নলকৃপ ও শ্রীশৈলবর বোষ ৫টি নলকুপ খননের যাবতীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কেশব-পুর শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লী সমিতির সভাগণের সাহায্যের কথাও বিবরণীতে বিশেষভাবে খীকার করা হইরাছে। নলকৃপ भागम थाए समाव तमिम जाट्टरात मिक्ट इटेट ७८१०, টাকা, औरेमनबद बारबद मिक्ट इंट्रेंट ১৭৪৬५√७ ও শ্রীত্মাণ্ডতোষ ঘোষ মারকত ১০০ চাকা, সর্বসাকুল্যে ৫৪১৬৸৵৬ পাই সংগৃহীত হইয়াছিল ও সমত অৰ্ই ব্যয়িত वरेवाट्य ।"

#### বাস্ত্রত্যাগীর বাস্তর ব্যবস্থা

বারাসত, বসিরহাট ও বনগাঁ মহকুমার মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকার ১৬ই কান্তন সংখ্যার এই বিষয়ে যে একটি প্রভাব করা হইরাছে তাহা সকলে বিচার করিলে ভাল হয়। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের জনেক জঞ্চলে এরপ সহাদয়ভার সহিত "বাস্বত্যাদীনাও দেখাইরাছেন যে তাহারা উন্নত্তর কৃষির কৌশল জার্নেন; এই বিষয়ে প্রথম কান্ত হওরা উচিত—প্রামের সংখ্যা ও কত শত বা সহস্র বাস্বত্যাদীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা ইইতে পারে, তাহা নির্ণন্ন করা। কেই যদি জনভকর্মা ইইরা কেবল মাত্র এই বিষয়ে মন:সংযোগ করেন, তবেই এই প্রভাবের প্রকৃত পরীকা হইবে:

"গ্রামবাসীদের নিকট আমাদের প্রস্তাব যাহারা কর্মক্ষম অবচ কাজ করিবে না তাহাদিগকে কোন সাহায্য দিবেন না। আপনাদের নিকট আমাদের অন্তরোধ বাস্তত্যাগীদের সাহায্যের ক্ম আপ্ৰারা ক্মিটি গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রন্থ করুন এবং সরকারী কর্মচারীদের ও বাস্তত্যাগীদের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতি গ্রামে ৫।৭টি বাস্তত্যাগ পরিবারকে আশ্রম দিবার জ্বর্থ প্রস্তুত হউন। ৫।৭টি পরিবারের বেশা লইতে যাইবেন না। কারণ তাহাতে গ্রামবাসীদের উপর অত্যধিক চাপ পড়িলে व्यापनारमञ्जू व्यापन करे एक्या मिर्ट ७ जाहार वास-ত্যাপী ও আপনারা উভয়েই মারা পভিবেদ। আর আমাদের বিশ্বাস সম্প্রতি যে সংখ্যক বাস্তত্যানী পরিবার এখানে আসি-য়াছে তাহাদের যদি পুনর্বাসতি ব্যবস্থা স্থসম্পন্ন করিতে হয় তাহা হইলে বনগাঁ, বারাসত ও বসিরহাট মহকুমার প্রতি গ্রাম भिष्ट e19 कि कविशा भविवादाक जाश्रद्ध मिलारे ठानित ও ইহাতে গ্রামবাসীদের উপরও চাপ অত্যধিক পছিবে না এবং উহারা গ্রামবাসীদের সহায়তায় অতি অল দিনের মধ্যেই স্প্রতিষ্ঠিত হুইতে পারিবে।"

#### পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কার্য্যপদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গের নামা সরকারী বিভাগের কার্যাপদ্ধতি লইরা অনেক সমর নানা অভিযোগ শোনা হার। ইহা শুনিরা শুনিরা বিভাগের লোকেরা কানে তুলো ও পিঠে কুলো দিবার অভ্যাসে পটুত্ব লাভ করিয়াছে এবং জনমত রুদ্ধ আক্রোশে দিন গুণিতেছে। বর্তমান সমরে বাদ্যশস্যের ক্সল বাড়াইবার কাজে সরকারের সমর ও অর্থ ব্যর হইতেছে বলিয়া শুনিতেছি। কিন্তু তজ্জভ সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্মতংপরতা বাভিয়াছে, ভাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। সংবাদপত্রে চাষীর পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, বেবানেই বীজ ও সারের জভ কৃষি-বিভাগের কর্ম্মতারীয়ক্ষের উপর নির্ভর করিতে হয়, প্রেবানেই সময়মত বীজ বা সার মিলে না। ভার পরে

স্থবি-বিভাগ কাগজের উপর কৈকিয়তের আঁচড় কাটিয়া কর্তব্য পালন করেম।

বর্জমানের "দামোদর" পত্রিকার ১৫ই কান্তন সংখ্যার "হাড়ের গুঁড়ার হদিশ" শীর্ষক একটি মন্তব্যে জনমতের একটা প্রকাশ পাইতেছি। লেখক "হলবরের" ছল্পামে মনের জালা ব্যক্ত করিয়াছেন:

"কাগুনের অর্জেক তো পগারপার। বাঁশের ঝাড়ে আগুন দেবার সময় এলো এদিকে বেগুনও বুড়িয়ে গেল। ছু'চার কোঁটা র্ষ্টিও হয়ে গেল। এইবার খুলায় চাষ আরম্ভ দিতে হয়েছে—হাড়ের গুঁড়াও এই সময় থেকেই দিতে হবে। কি হাড়ের গুঁড়ার পাতা পাওয়া ভার। কোন্ দরগার কোন্ গীরের কাছে গেলে মিলবে চাধীদিগের এখনা পর্যন্ত হদিশ দেওয়া হয় নাই। ভাল মাসে জমির গাল মারবার জল সরকারী তুঁতে এলো কাভিক মাসের ৮ই। অভএব সেই অহুপাতে হাড়গুঁড়ো যে কাগুনের হলে আধাচে আসবে না তাই কে বলতে পারে। লাকানে হেলের মত এইরপ ঝটিভি কাল করবার জ্লেই আমাদের বিগত কৃষি-মন্ত্রীর মাইনে বাদে যেটের কোলে মাত্র আট হাজার টাকা সকর খরচ। ভবু আমরা বলি, আমাদের জীবন্যাপনের মান উম্লভ হয় নাই।।"

মিষ্ট কথা বলিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। সেই কথাই "বাজ-উৎপাদন" ( পাক্ষিকের ) সম্পাদক মহাশর গত ১লা কাশ্বনের সংখ্যায় বছ ছঃবে আমাদের শুনাইয়াছেন : "কৃষি ও খান্ত বিভাগের সমুদয় পরিকল্পনা, প্রত্যেক পরিকল্পনা अञ्चादी कार्यायनानी ও তাহার कनाकन, कान जमद कि कि वीक, नात, कृषियञ्ज, रेजापि कि मुला वा कि नर्द সরবরাহ করা হয়, কোন অঞ্জে ফুষি-বিভাগের প্রচেষ্টার স্থানীয় কৃষির কতদূর উন্নতি হইনাছে ইত্যাদি অনেকেই कानिए रेका करतन अर्थ जानकर के जबरक जागारात निकर्त চিটি পত্র লেখেন এবং দেখা করিতে আসেন। আমাদেরও প্রবল ইচ্ছা যে, এ বিষয়ে প্রভোককে বধায়ণ ও সঠিক भः वाम मिरे। किन्छ आयदा वट (bg) कदिबाछ u विश्वत কৃষি ও খাম বিভাগের সহিত যোগাযোগ ছাপন করিছে পারি নাই: সময়ে সময়ে তাঁহাদের নিকট পত্ত লিখিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। এমন কি আমাদের অনুরোধসন্তেও তাঁহারা তাঁহাদের 'প্রেস নোট' আমাদিগকে পাঠান ।।। "খাছ-উৎপাদনের" প্রত্যেক সংখ্যার আমরা কৃষি ও খাছ বিভাগের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। কর্ত্রণক ক্ষমাধারণের সহযোগিভার কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন—কিন্তু সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেকেই সহবোগিতা করিতে পারেন না। আমরা ইহাও লক্ষা করিরাছি বে বিভাগীর মন্ত্রী মহোদরের নির্দেশও সকল সমরে তাহার অধীনত্ব কর্মচারিগণ কর্মক পালিত হয় না।"

#### সোভিয়েট কৃষির প্রথম অধ্যায়

ব্রিটিশ প্রচার বিভাগ আর্মন্ড ইর্ক লিখিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে সোভিষেট রাষ্ট্রের কৃষি-উরভির ইভিহাস প্রচার করিরাছেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষীর বিষয় আছে:

"সোভিয়েট 'এনসাইক্লোপিভিয়া'য় প্রকাশিত বিবরণ হইতে
কালা বায় যে ১৯১৯ সালে লেনিন ক্ষুদ্র চাষীদের সমবায়পদ্ধতিতে কাল করার কন্ত উৎসাহিত করেন। সমবায়
সমিতির সদক্ষ পরক্ষার চাষের যন্ত্রপাতি, সালসরঞ্জাম
এবং প্রয়োজন হলে শ্রমিক দিয়েও সাহায্য করত। চাষীরা
এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বিশেষ আগতি করে নি,
কারণ সমবায় পদ্ধতিতে উৎপশ্ল শ্রব্যাদি বিক্রয় করারও
ক্ষবিধা ছিল। লেনিনের এরূপ পরিকল্পনা ছিল যে এইব্যবস্থা কার্য্যকরী হলে সমস্ত সমবায় সমিতিকে যৌধকৃষি ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব হবে; সে ব্যবস্থার
রাষ্ট্রই কৃষিকার্য্যের সমন্ত যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং গবাদি
পশ্তর এক্ষাত্র মালিক হবে।

এই পরিকল্পনার নাম ছিল 'লেনিন সমবায় পরিকল্পনা' তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমবায় পদতিকে জনপ্রিয় করা নয়, সমগ্র রাশিয়ার কৃষি-বাবস্থাকে সোভিয়েট অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অলীভূত করা। বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের উচ্ছেদ করা হ'ল, কিন্তু ক্ষ্যিকারোঁ) কিছুকালের জন্য কূলাকদের (ক্ষু খতন্ত্র ভূম্যধিকারী) কিছুকালের জন্য বাঁচিয়ে রাধার প্রয়োজন হ'ল। চামীদের সর্বপ্রকার হ্যোগ হবিধা ও উৎসাহ দেওয়া হ'ল।

কিন্ত প্রাদিনের শীঘ্রই থৈর্যাচ্যতি ঘটল। ১৯২৬ সালে 'লেনিনবাদের সমস্তা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মঞ্চুর ও কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসক্ষে প্রাদিন বলেন যে, সোভিয়েট রাশিরাতে যথন মঞ্চুররাক অথাৎ ক্যুানিপ্র পার্টির সর্ব্বময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথন কৃষ্-ব্যবস্থাকেও অবিলয়ে গ্রথন্টের প্রত্যুক্ত নিয়ন্ত্রীনে নিয়ে আসতে হবে।

স্থভরাং ১৯২৬ সালে প্রাতন ভ্যাবিকারীদের ছলে নৃত্ন সরকারী কর্মচারী নিরোগ আরম্ভ হ'ল। ১৯২৭ সালের ডিসেপ্থর মাসে পার্ট কংগ্রেসের পঞ্চল অবিবেশনে বৌধ ক্বি-ব্যবছা প্রচলনের সিন্ধান্ত গৃহীত হ'ল। সিন্ধান্ত অভ্যায়ী কূলাক ( মৃহৎ ও ভ্রু ভূম্যাবিকারী ) বিভাগন এবং প্রোলিটারিরেট আমলাতন্ত্রীগণ কর্তৃক কৃষি ব্যবছা নিয়ন্ত্রণ স্থক হতে বিলম্ব হ'ল না। ১৯২৯ সালের নভেশ্বর মাসের মধ্যে প্রালিনের পরিকল্পনা অপ্যায়ী কৃষি-ব্যবছা গঠন করার জন্য শহর থেকে ২৫,০০০-এরও অবিক সংখ্যক শ্রমিক প্রামে প্রেরিত হ'ল। তাদের উদ্যক্ত প্রধানতঃ রাজনৈতিক হলেও তারাই কৃষকশ্রেণীর উপর আবিপত্য বিভার করল।

के वरनरंबन जिल्लाक बारन होनिय बार्कनवाषीरमन क्रक

সংখ্যালনে একটি বক্তা দেন। এই বক্তান্ত তিনি কুলাক-শ্রেণীকে সম্পৃণ্ডাবে উচ্ছেদ করার নীতি ঘোষণা করেন।
১৯০০ সালের কামুরারী মাসে কুলাকদের বিভাল্প এবং
তাদের কামগা কমি, গবাদি পশুও চাষের সাক্ষ্যরপ্তান
বাক্ষেরাপ্ত করা সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয়। ঐ
বংসর শীতকালের মধ্যেই প্রায় ৫,০০,০০০ কুলাককে নির্বাসন
দশুদেওয়া হয়। এদের মধ্যে অনেককেই স্পূর সাইবেরিয়ার
খনিমধ্যে বা অন্য কোন কষ্ট্রসাধ্য কার্য্যে শ্রমিকের কাক্ষ
করতে বাধ্য করা হয়। পরবর্ত্তী হু'বংসর অর্থাং ১৯০২
সালের মধ্যে মোট ২০,০০,০০০ কুলাক ও অবস্থাপম
ক্রোভদারকে প্রায় নিশ্চিহ্ণ করা হয়।

এর ফলে কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ চাধীদের অভাব ঘটল; আমলাতগ্রীদের নিমন্ত্রণাধীনে যৌথ কৃষি ব্যবস্থা প্রচলন করার প্রত্যক্ষ ফল হ'ল শুরুতর উৎপাদন ব্লাস এবং ইউক্রেন ও দক্ষিণ রাশিয়াম্ব নিদারুণ ছর্ভিক্ষ।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কভকগুলি 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন করতে বাধ্য হলেন। শহরগুলিতে কৃষিকাত দ্রব্যাদির অবাধ ক্রম-বিক্রয়ের অস্মতি দেওয়া হ'ল। যৌধ ফার্মগুলি ও স্বতম্ব চাষীরা সরকারকে নির্দিষ্ট কোটা অস্থায়ী শস্ত দেওয়ার পর অবশিষ্ট শস্ত বাকারে বিক্রেয় করার সাধীনতা পেল।

এই ব্যাপার ঘটে ১৯৩৫ সালে, কিন্তু বর্তমানেও অবস্থার বিশেষ কোম পরিবর্তন হয় নি।"

#### চীন-দোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তি

গত ২রা কান্তন মস্কো রেডিও প্রচার করিয়াছিল যে, সেই দিন চীনের কর্মনিষ্ট গবর্গে তির নায়ক মাও-সে-তৃং সোভিরেট রাষ্ট্রের সঙ্গে এক মৈত্রী-চৃক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিশেষ মোট অধিবাসী-সংখ্যার এক-চতৃর্থাংশ এই চুক্তি দারা নির্ম্বিত হইবে। ছই মাস আলাপ-আলোচনার পর সোভিরেট পররাষ্ট্র সচিব আঁত্রে ভিসন্ধি ও মাও-সে-তৃং এই চৃক্তিপত্রে বাক্ষর করেন।

গভ ১৬ই ডিসেম্বর বর্ত্তমান চীনের রাষ্ট্র-নারক মাও সে-তুং রাশিরার উপনীত হন। এক মাস পরে নরাচীনের পররাষ্ট্র সচিব চৌ এন লাই তাঁহার সহিত মিলিত হন।

#### চুক্তির সর্ভাবলী

"চ্জিপত্তে পোর্ট আর্থার নোঁ-বাঁট হাইতে সোভিরেট সৈছ
অপসারণ এবং মাঞ্রিয়ার চাং-চ্ং রেলগুরে চীনের
নিরন্ত্রণাবীনে প্রত্যর্পণ করা হাইবে বলিরা উল্লিখিত হাইয়াছে।
আপানের সহিত লাভিচ্জি সম্পন্ন হাইবার পর উক্ত সর্প্ত হাইট
কার্যকরী হাইবে। সোভিরেট ইউনিরন হাইতে বল্পাতি জ্বর
করিবার জ্বন্ত রাশিরা চীনকে দীর্থনেয়াদী বণ প্রদান করিবে।

"১৯৪৫ সালের চীন-সোভিরেট চুক্তি বাতিল করিয়া উদ্ভৱ ়

রাষ্ট্রের মধ্যে বার্তা-বিনিময় হইরাছে। মৃতন চুক্তিতে বহির্বোন্দোলিয়ার পূর্ণ সার্বভৌম অধিকার স্বীকার ও অন্থ্যোদন করা হইয়াছে।

"মাঞ্রিরার সোভিয়েট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হন্তগত কাপানী মালিকদের সম্পত্তি রালিরা চীনের নিকট কোন-রূপ ক্তিপ্রণ ব্যতিরেকেই হন্তান্তরিত করিবে। উভয় রাষ্ট্রই কাপান ও অঞ্চান্ত লক্তির সাম্রাক্ষ্যবাদ ও পররাক্ষ্য অধিকার লিপার পুনঃপ্রকাশ প্রতিরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

"যদি চুক্তি-সম্পাদনকারী দেশ ছুইটির যে কোনটি স্থাপান বা স্থাপানের মিত্রপন্দীর কোনও রাষ্ট্রের হারা আক্রান্ত হর এবং ফলে রুড় আরম্ভ হর, তাহা হইলে অপর দেশটি আক্রান্ত দেশকে অবিলয়ে যথাশক্তি সামরিক ও অন্তান্ত সর্বপ্রকার সাহায্য করিবে।

"উভয় দেশই বিতীয় মহাযুদ্ধে সন্মিলিত পক্ষের অভাভ রাইগুলির সহিত ও একবোগে জাপানের সহিত শান্তিচ্ক্তি সম্পাদনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে। এতদ্বাতীত চীন বা সোভিয়েট রাশিয়া বিরোধী কোনও চ্ক্তিতে তাহায়া আবদ্ধ হইবে না বলিয়াও সিয়ান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই চ্ক্তি বিশ্বংসরকাল বলবং থাকিবে। চ্ক্তির মেয়াদ উত্তীণ হইবার পর যদি কোন পক্ষই এক বংসরের মধ্যে উহা বাতিল না করে, তাহা হইলে উহা আরও পাচ বংসর বলবং থাকিবে এবং পরে ইহার মেয়াদ আরও রিছ করা যাইবে।

"চীনকে প্রদন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের ঋণ (৩০০ কোটি ডলার—প্রায় এক হাজার কোটি টাকা) দশটি বাংসরিক কিন্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর হইতে কিন্তির যেয়াদ গণনা করা হইবে। ছয় মাস পর পর স্থদ দিতে হইবে।

"মৈত্রী ও পারম্পরিক সহযোগিতার মনোভাব লইয়া উভয় রাঞ্জের অথগুতা ও মার্বভৌম ক্ষমতাকে সম ও পূর্ণ মর্ব্যাদা-দানের ভিত্তিতে চীন ও রাশিয়া অপর রাঞ্জের আন্ডান্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিতেছে। উভয় রাঞ্জের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নিবিদ্নতর করার ক্ষম্ম এবং পরস্পরকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার ক্ষম্ম ভাহারা প্রতিক্রাবদ্ধ হইতেছে।"

এই সংবাদে মার্কিন যুক্তরাব্র অত্যন্ত মনঃ ক্র্র হইরাছে বলিয়া মনে হয়। কারণ পেই রাপ্ট্রের কূট-রাজনীতিকগণ বলিতেছেন যে, মাঞ্রিয়া ও উত্তর চীনের কয়েকটি বন্দরের প্রতিদানে বর্ত্তমানে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় চীন রাই কোন কোন স্থবিধা আদার করিতে সক্ষম. হইয়াছে। অবিশাস ও আক্রোশ কোন কারণে মনে দানা বাঁধিলে গত দিনের বন্ধু আৰু শত্রু হইয়া পড়ে। চিয়াংকাই-শেকের চীন আর মাও-সে-তুং-এয় চীন যবন ভিয় রাজনীতিক-পদ্বী, তর্থন মার্ক্তিশ মুক্তরাষ্ট্রেও মন্ত ও ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭ অবিবেশন পুনা নগরীতে
অম্চিত হইরাছিল। সেই উপলক্ষ্যে অনেক বিদেশী বিজ্ঞান—
শাগ্রী নিমন্ত্রিত হইরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মব্যে
ক্রান্তের ক্রী দম্পতি—অব্যাপক ক্রিন্ট ক্রী ও ম্যাভাম
আইরেন ক্রী—ও র্জ্ঞারাপ্ত্রের অব্যাপক ক্র্টন এটম্ বোমার
আবিকারে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছিলেন। অব্যাপক ক্র্টন
পুনার এক বক্তৃতা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্টেই প্রথম
পরমাণ্-ভঙ্গের কান্ধ আরম্ভ হয়; তার পর আর্থানীতে,
ভার পর বিলাতে ও র্জ্ঞারাপ্তি। ছিতীয় বিশ্বয়্রের প্রয়োজনে
এই আবিকার ত্রাধিত হয় এবং ভার শক্তি পরীক্ষা হয়
ছইট ক্রাপানী নগরের উপরে; ভাদের নাম নাগালাকি ও
হিরোশিমা।

এই পরীকার এটম্ বোমার যে প্রচণ্ড শক্তির পরিচর পাওরা যার, তাহাতে বিশ্বন্ধাৎ কাঁপিয়া উঠে এবং এই কর্মনিপদিবংগী অরের নিরপ্তণ ব্যবস্থার প্রয়োজন অমুভূত হয়। সমিলিত জাতিসজ্প প্রতিষ্ঠান জ্মাবধি এই বিষয়ে ব্যাপৃত আছে। কিন্তু সক্ষলতার সন্থপার সথদে সকলে একমত হইতে পারে নাই। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে প্রভাব করা হইতেছে যে এই অপ্রের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন অমুসারে একেবারে নিষিত্ব হউক, মুক্তরাই বলিতেছে যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত কক্ষক। এই তর্কের এখনও শেষ হয় নাই।

ইতিমধ্যে গোভিষেট বৈজ্ঞানিকেরা এটন্ বোমা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইরাছেন; ফলে যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিরা অধিকার বিনষ্ট হইরাছে। এই ঘোষণার পরে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ ৰূগতের শান্তি সম্বন্ধে আরও চিন্তান্থিত হইরাছেন। তাঁদের এই মনোভাব হুই জন বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা কানিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি।

আমেরিকার অস্ততম প্রধান প্রমাণু বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ডা: স্থারক্ত সি উরি একটি প্রবদ্ধে বলিয়াছেন, রাণিরা সম্ভবতঃ আগানী হই বংসরের মধ্যে পারমাণবিক বোমা আবিফারক জাতি হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের অবসান ঘটাইবে।

ডা: উরি "হেভি হাইড়োক্ষেন" আবিছর্তা এবং বোমা প্রস্তুত বিষয়ে অগ্রন্থ, তিনি নোবেল পুরস্থারও পাইরাছেন। উক্ত প্রবন্ধে ডা: উরি আরও বলিরাছেন, বিগত মুদ্ধের পর হুইতে মার্কিন মুক্তরাথ্রে বোমা উৎপাদনের কাব্দের গতি কভক্টা মন্ত্র হইরা গিরাছে; অপর পক্ষে রাশিরার মুক্কালে মার্কিন মুক্তরাথ্রে বেরপ গতিতে কাক্ষ হইরাছে সেইরপ গতিতে কাক্ষ্ চলিতেছে।

তিনি মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক কর্মপ্রচেষ্টাকে "অপর্যাও এবং নৈরাক্তনক" বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খুঁটনাট নিরাপতা বিধান ও ক্যুনিই মনোভাবাপর বলিরা অভিযোগ আনরনের ফলে বহু প্রতিভাবান পরমাগু-বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হুইরা কাম্ব ছাড়িয়া চলি্যা গিরাছেন।

কিছ বৈজ্ঞানিক যুক্ষ এটন্ বোমার ধ্বংসের ক্ষমতা লইরাই ব্যন্ত নহেন। তাঁহারা ইহাও বলিতেছেন যে তদপেকা মারাগ্মক জন্ম প্রস্তুত করিবার আয়োকন প্রায় সম্পূর্ণ হইরা আছে। তলবো হাইড্রোকেন বোমার নাম উঠিয়াছে এবং মার্কিন রাষ্ট্র-পতি ট্র ম্যান নাকি তাহা প্রস্তুত করিবার ঢালাই আদেশ দিয়া দিয়াছেন। আমাদের পুরাণে ছাদশ স্থ্যের তেকের অবিকারী স্ক্রীবিধ্বংসী শক্তির কথা আছে। আমরা কি সেই অবস্থায় আসিতেছি ?

#### শরৎ চন্দ্র বস্থ

গত ৮ই কান্তন এই রাজনীতিক নরশ্রেষ্ঠ মহাপ্রদাণ করিরাছেন; নেতাজীর জীবনের স্থতিপ্ত, নেতাজীর তন্ত্র-বারক একজন তাঁহার আরক্ষ কাজ অপূর্ণ রাথিয়া মাত্র ৬১ বংসর বরসে চলিয়া গেলেন। দেশের হুর্ডাগ্য, জাতির হুর্ডাগ্য।

বর্তমান মুগের মধ্যবিত ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষায় যেসব স্থানা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শরং চন্দ্রের পক্ষে সহজ্ঞতা হইয়াছিল, পিতা জানকীনাথের স্থাবহায় । কিন্তু শরং চন্দ্রের কৈশোরে জাতির জীবনে এমন একটি নবজাগরণের বঞা উদেলিত হইয়া উঠিল, যাহার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর জনেকের পক্ষে অভ্যন্ত জীবনযাত্রা জসহ্থ হইয়া উঠিল । ধাহারা নিক্ষে এই বভায় বাঁপ দিতে পারিলেন না, তাঁহারা "পাভানীর কৃষ্ণি" যোগাইতে পক্ষাংপদ হইলেন না । জর্মে ও পরামর্শে তাঁহারা তান্ত্রিক দেশ-সেবকদের মৃত্যুগহ্ন যাত্রাপথের সহায়ক ছিলেন । শরং চন্দ্রের জীবন সেইয়প কনিঠ স্থভাষচক্রের "ধাজাকী" হইয়া আরম্ভ হয়।

ইংরেশ্ব রাশ্বের রোষবৃহ্ছিতে পড়িয়া ভাঁহার শীবনের শেষ
২৫ বংসর কাটিয়াছিল। ভাহাতে কট ছিল, ভ্যাগ ছিল সমগ্র
পরিবারের। কিন্তু শরং চক্র এই আখাতে মৃহমান হইলেন
না, বিদেশী শাসন-ব্যবহার বিরুদ্ধে মন ভাঁহার কঠোর হইতে
কঠোরতর হইল। কুভাষ্চজ্রের চরিত্রে যে অনমনীয় মনোভাব
আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, ভাঁহার মেক্লার শীবনেও ভাহা
দেলীপ্যমান ছিল। অঞারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাধীনভার
আদর্শে সর্ক্রেশ্ব বলিদান ভাঁহার পক্ষে সহক্র হইয়া পঢ়িল।
বাঙালী চরিত্রের দোম-গুল ভাঁহার শীবনকে একটা বৈশিষ্ট্যলান করিয়াছিল। আমাদের অনেক সমর মনে হইয়াছে
বে, বে ঐভিক্ বিষম্বজ্রের মধ্যে আমরা দেবিয়াছি, স্পর্শকাতর
আত্মসন্মানবোধ, ভার ধারা, বোধ হয়, শরং চক্রের সঙ্গে সঙ্গে
বিশ্বপ্ত ইইয়া গেল। দরাক্ষ মন, মৃক্ত হন্ত, বল্প-বাংসলা, চরিত্রের
ভিচিতা এই বৈশিষ্ট্যভালি শরং চক্রের শীবনকে মহিমম্ব

করিরাছিল; তাহা বাঙালী-জীবন হইতে ক্রমশঃ বিলীন হইরা বাইতেছে। সেই কথা ভাবিরাই আমরা তাঁহার ভিরোধানে আন্ত্রীরজন-বিরোগব্যথা অস্তুত্ব করিতেছি।

#### मिक्रमानन मिश्ह

বিহারের এই নাগরিক-প্রধান ৭৯ বংসর বরসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহাকে নব-বিহারের একজন মুপ্তা বলিয়াছেন, যে বিহার ১৯১২ সালে স্পষ্ট করা হইরাছিল বাংলা দেশ হইতে বিহার ও উড়িয়াকে বিষ্কু করিয়া। তাহার কলে ১৯৩৭ সালে বিহার হইতে উড়িয়াকে আবার বিষ্কু করিয়াছিল ইংরেজ; তাহার একমাত্র কারণ ছিল যে বিহারীর ও উভিয়ার ভাষা এক নয়।

কিন্ত বিহারকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশে সংগঠিত করিবার প্রথম ও প্রধান অস্প্রেরণা দিয়াছিলেন ৺মহেশনারায়ণ। সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার অস্থামী, এবং সৈয়দ আলি ইমাম বড়লাটের—হার্ডিঞ্জের—আইন সচিব ছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল যথন কার্জনের বল-বিভাগ রদ করা প্রয়েজন মনে করা হইয়াছিল ইংরেজের স্বার্বরকার ক্য।

সচ্চিদানন্দ সিংহ ছিলেন একনিষ্ঠ সাংবাদিক। তাঁহার "কারস্থ পরিকা" রূপান্তরিত হইরাছিল "হিন্দুস্থান রিভিউ" নামে। প্রায় ৫০ বংসর এই মাসিক পরিকার মাধ্যমে সচ্চিদানন্দ সিংহ দেশের সেবা করিয়াছেন "নরমপন্থী" রাজ-নৈতিকরূপে। ব্রিটিশ আমলে তিনি সর্কাবস্থায় এই শাসনকার্য্যে সহযোগ করিয়াছেন।

#### হরেন্দ্রনাথ ঘোষ্

গত ২৬শে কাস্ত্ৰন আকুমার বিপ্লবী এই জননেতা ৬৫ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করিরাছেন। বিপ্লবের প্রয়োজনে সামরিক জ্ঞান অপরিহার্যা। তাহা অর্জনের কল্প হরেক্তনাথ ছাত্রাবস্থার বিলাতে ১১৪ সালে ইংরেজের সৈল্পন বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই মন লইয়াই তার পর সমস্ত জাতীর আন্দোলনে সক্রির ভাবে যোগ দেন। গানীজী প্রবর্ষিত আন্দোলনাদিতে হাওড়া কেলার সংগঠনে তাহার কৃতিছ ছিল সর্ব্বপ্রেই। অন্তর্নপ্রাব্রের প্রেরণার যথন স্থভাষ্টক গানীজীর নেতৃত্বের বিক্রছে বিক্রোহ ঘোষণা করিলেন, তথন তাহার সহকর্মাবর্গের মধ্যে, "করোরার্ড রকের নেতৃত্বে, হরেক্রনাথের বিশিষ্ট স্থান ছিল। শেষ জীবনে সেইজ্লে তাহাকে দেখিতে পাই কংগ্রেসী রাজনীতির বিরোধী। এই বিজ্ঞাহী মনোভাষ্ট হরেক্রনাথের জীবনের প্রকৃত্ব পরিচর। তাহার আন্থান শান্তি জাবনা করি।

## वूरकत विष्णाशी भिषा (नवनख

#### ঞ্জীস্ত্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শাক্যবংশীর অভিজ্ঞাত ক্ষরিয়কুলে দেবদত্তের জন্ম হয়।১ শাক্যবাল ভদ্মির, তাঁহার বন্ধু অফুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু ও কিম্বিল নামে করেকজন সমশ্রেণীর সহচর ও তাঁহাদের নাপিত উপালির সহিত দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লইয়া সংঘে প্রবেশ করেন।২

তিনি শক্তিমান এবং প্রতিভাবান ছিলেন। নিষ্ঠাও
তাহার কম ছিল না। শীদ্রই তিনি বুদ্ধের একাদশ জন
প্রধান শিস্তোর অক্সতম বলিয়া প্রদিম্ব হন। বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ
শিষ্য সারিপুত্র পর্যন্ত এককালে তাহার গুণগান করিয়া
বেড়াইতেন।৩ বৃদ্ধ নিব্দেও তাঁহার এই এগার জন শ্রেষ্ঠ
শিষ্যের প্রত্যেকের প্রশংসা করিতেন।

এক দিন যখন এই একাদশ জ্বন শিষ্য বুজের নিকট জ্বাসিতেছিলেন তখন বুদ্ধ বলিয়া উঠেন: "ভিক্ষুগণ, দেখা ঐ আন্ধণগণ জ্বাসিতেছেন।"

ইহা শুনিয়া একজন আহ্মণ কুলোদ্ভব ভিক্ষু প্রশ্ন করেন: "ভগবান্ আহ্মণ কে? কোন্ গুণ থাকিলে আহ্মণ হয় ।"

বৃদ্ধ ভাষার উত্তরে বলেন—
"বাঁছারা অসৎ চিস্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন
বাঁছারা স্থতিষোগে বিচরণ করেন
বন্ধন বাঁছাদের ছিল্ল হুইয়াছে

সেই আনী ব্যক্তিগণই এই জগতে আহ্মণ বলিয়া গণ্য হন। <sup>8</sup>8

বুদ্ধের এইরূপ একজন শ্রেষ্ঠ শিধ্য হইয়াও এক দিন তিনি শংঘ হইতে বাহির হইয়া নৃতন সংঘ গঠন করেন। অজ্ঞাত-শক্র তাহার পৃঠপোষক হন।

বুদ্ধের সহিত দেবদন্তের বিচ্ছেদের ইতিহাস অহস্কান করিলে দেখা বায় বে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং সংঘের নিয়মকান্ত্রন বিষয়ে মতভেদই ঐ বিচ্ছেদের কারণ।

বিনয়ে দেখিতে পাই [বু:জর পরিনির্বাণের আট বছর পূর্বে] দেবদন্ত কয়েকজন ভিক্ত্র সহিত বু:জর নিকট নিম্নোক্ত রূপ প্রকাব করেন ৷ (১) ভিক্ত্রণ সমন্ত জীবন বনে বাস করিবেন। (২) গুঁহানা কাহারও নিমন্ত্রণ করিবেন না, কেবলমাত্র ভিক্তাপ্রাপ্ত অন্তের ছারাই জীবন ধারণ করিবেন। (৩) পরিভাক্ত ছিরবল্প সীবন করিয়াই ভাঁহারা গুঁহাদের পরিধেয় বল্প প্রস্তুত্ত করিবেন, গৃহত্বের প্রদক্ত নৃত্তন বল্প গ্রহণ করিবেন না। (৪) গুঁহারা সর্বদা বুক্ততেল বাস করিবেন। ৬ (৫)

আমিষ আহার সর্বধা পরিত্যাগ করিবেন। (১) এই
সমস্ত নিয়মের ব্যক্তিক্রম অপরাধ বনিয়া গণ্য হইবে।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বৃদ্ধ বলেন যে, তিনি এই সমস্ত নিয়ম বাধাতামূলক করিতে চান না। তবে বাহার ইচ্ছা তিনি এই নিয়মগুলি পালন করিতে পারেন। কেবল বর্ধাকালে বৃক্ষতলে জীবন বাপন তিনি অমুমোদন করেন না।

ইসতে দেবদত্ত সাঘ হইতে বাহির হইয়া যান। বহু ভিক্ষ-ভিক্ষ্ণী হাঁহার নবগঠিত সংঘে বােগদান করেন।৮

বৌদ্ধ সাহিতো নানা ক**লিত, প্ৰক্ৰা**ঃবিক্লদ্ধ ও অতি-রঞ্জিত কাহিনী হইতে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই তথ্যটুকু নিরপেক্ষ পাঠকের চোথে পড়ে।

এগানে উল্লেখ করা প্রয়ে জন, প্রাচীন বৌদ্ধশাল্পে দেবদন্ত সহক্ষে অভি অল্প কথাই পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে তাঁহার সহদ্ধে বহু বিস্তারিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বর্ণনার একমাত্র প্রতিপাছ্য বিষয়—দেবদন্ত ধর্মদ্রোহী, সংঘভেদক, বুদ্ধের ২ধকামী, নানীহত্যাকারী, পহস্ত্রীপরায়ণ—এক কথায় স্বাহা কিছু জ্বন্ছ তাহার সমন্বয় হইলেন তিনি।

বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে—বৃদ্ধ যথন দেবদন্তের প্রকাবিত এই পাঁচটি নিয়ম আবস্থিক করিতে অত্থীকার করিলেন তথন দেবদন্ত পাঁচ শত নবদীক্ষিত ভিক্ষকে দলে টানিয়া প্রাতে চলিয়া গেলেন। ইহার পর বৃদ্ধের আজ্ঞাক্রাম সারিপুত্র ও মৌদগলায়ন ভিক্ষগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্তু পরা রওনা হইলেন। দেবদন্ত তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেদিন অনিক রাত্রি পর্যন্ত ধর্মব্যাখ্যা করিতে করিতে দেবদন্ত অভ্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সারিপুত্র ও মৌদগলায়নকে ধর্মগ্যাখ্যা করিতে অন্থ্রোধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধু কোকালিক বলিয়া উঠেন: ভিন্তে দেবদন্ত, আপনি ইহাদের বিশাস করিবেন না। ইহাদের তৃষ্ট অভিপ্রায় বহিয়াছে।

বন্ধু এইভাবে সভর্ক করিয়া দিলেও দেবদন্ত তাহাদিগকে
বিখাদ করিয়া ধর্মব্যাখ্যানের কল্প আহ্বান করিলেন এবং
নিজে বিখাম গ্রহণ করিলেন। ইত্যবদরে সারিপুত্র ও
মৌদগল্যায়ন সমস্ত ভিক্ত্কে স্বমতে আনিয়া তাহাদের
সক্ষে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইহা দেখিয়া কোকালিক
ব্যস্ত হইয়া দেবদন্তকে জাগাইলেন। জাগ্রভ হইয়া দেবদন্ত
বক্ত বমন করিতে লাগিলেন।>

পরবর্তী কালে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে—অন্তিম কালে দেবদত্তের অত্যন্ত অন্তুতাপ হয়। তিনি বৃদ্ধের দর্শনার্থী হইয়া শকটারোহণে যাত্রা করেন। জেতবনের সমীপে আসিয়া তিনি শকট হইতে অবতরণ করিয়া পদত্রক্ষে বৃদ্ধের বাসস্থানের অভিমূপে অগ্রসর হইতে থাকেন—পথিমধ্যে মেদিনী বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করে। তিনি অবীচিতে প্রবেশ করেন।>

বৃদ্ধের গোঁড়া ভক্তরুক তো এইভাবে দেবদন্তকে মাটি চাপা দিয়া নিশ্চিম্ভ ইইবার চেষ্টা করিলেন এবং ইহা পাঠ করিয়া পাঠকদেরও ধারণা হইল দেবদন্ত এবং তাঁহার প্রবর্তিত সংঘ কয়েক দিনের জন্ম মাধা তৃলিয়া চিরভবের অভলে তলাইয়া গেল।

কিন্ত বস্তুত: তাহা হয় নাই। দেবদত্তের মৃত্যুর পরেও সহস্রাধিক বংসর যাবং তাঁহার সংঘ প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকেও প্রাবস্তীতে তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে।

৪০৫ ঝ্রীষ্টাব্দে ফা হিয়েন বলিতেছেন: "দেবদন্তের এখন পর্যস্ত অনেক ভক্ত ভিক্তু রহিয়াছেন। জাহারা শাক্যম্নির পূজা না করিয়া অতীত তিন বুদ্ধের পূজা করেন।"

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সং বলিতেছেন: "কর্ণস্থ্রপতে (পূর্ববন্ধে) হীন্যান সম্প্রদায়ের দশটি সংঘারাম আছে যেখানে ভিক্সগণ হুগ্ধ বা ঘত ব্যবহার করেন না। ইহারা দেবদত্ত প্রচারিত ধর্ম অনুসরণ করেন।"১১

বাহার প্রবাতিত ধর্মসম্প্রদায় বৃদ্ধ প্রচারিত ধর্মের প্রবল প্রভাব সংবাধ সহস্রাধিক বর্ষকাল ভীবিত ছিল, তিনি যে নিতাম্ভ জঘন্য অসার এবং অপদার্থ ব্যক্তি ছিলেন ইহা কেমন করিয়া বিশাস করা বায় ?

>

দেবদন্ত সম্বন্ধে প্রাচীন পালিসাহিত্যে কোথায় কি পাওয়া বায় এবং তাহা কতদুর নির্ভরবোগ্য এইবার আমরা তাহা বিচার করিব।

দীঘনিকায় ও স্বস্তনিপাতে কোথাও দেবদন্তের উল্লেখ পর্যস্ত নাই। মন্ধ্রিমনিকায়ে মাত্র ছুই বার তাঁহার উল্লেখ আছে।

(১) "দেবদভের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে" ভগবান বৃদ্ধ রাজগৃহে গৃঞ্জকৃট পর্বতে ভিক্লুদের আফ্রান করিয়া লাভ সন্মান শীল জ্ঞানাদি হইতে যে অভিমান উৎপন্ন হয় তাহার বিপদ এবং তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় সমতে উপদেশ দেন। দেবদভের প্রসক্তেই এই ভাষণ, কিন্তু সমত্ত পরিচ্ছেদে দেবদভের আর উল্লেখ নাই।

মিআম (পি, টি, এস্ ) ১ম, ১৯২ পৃষ্ঠা

(২) অভয় রাজকুমার স্ত

ক্ষিত আছে, বৃদ্ধকৈ জব্দ করিবার জন্য মহাবীর অভয় নামক এক রাজকুমারকে তাঁহার নিকট পাঠান। অভয়কে বলা হয়—তুমি বৃদ্ধকে নিম্নোজন্ধপ প্রশ্ন করিবে: বে বাক্য অন্যের অপ্রিয়, বিরাগজনক, তাহা বৃদ্ধ বলেন কি না? যদি বৃদ্ধ উত্তর দেন যে তিনি ঐশ্বপ বাক্য বলিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে বলিবে—"তাহা হইলে আপনার সঙ্গে প্রাকৃত জনের প্রভেদ কোথায়?"

আর বৃদ্ধ যদি উত্তর দেন—তিনি ঐরপ বাক্য বলেন না তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে—কেন তবে তিনি দেবদত্তকে অপায়িক, নৈরয়িক, অচিকিৎস্থ ইত্যাদি বলিয়াছেন ?

অভয়ের প্রশ্নে বৃদ্ধ বলেন — "অভয়, তোমার ক্রোড়স্থ এই বালকটি (অভয়ের ক্রোড়ে তথন একটি বালক ছিল) যদি কাঠি বা কাঁকর মূখে পুরে, তবে তুমি কি করিবে ?"

অভয় বলেন—"আমি উহা তথনই ইহার মুখ হইতে বাহির করিয়া আনিব। ভালভাবে না হয় জোর করিয়াও তাহা করিব। তাহাতে রক্তপাত হয় তাহাও স্বীকার। কারণ এই বালক আমার স্বেহের পাত্ত।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"হে বান্ধকুমার, ঠিক এই ভাবেই ভথাগত বে বাক্য সভ্য বলিয়া জানেন ভাহা শ্রোভার অপ্রিয় ও বিরাগন্ধনক হইলেও (ভাহার হিভের জ্বন্ত ) ভিনি ভাহা বলিয়া থাকেন।" (মক্সিম, ১ম, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

সংযুত্তনিকামে তিন বার দেবদত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।

১। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় ভগবান বৃদ্ধ রাজগৃহে গৃধুক্ট পর্বতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আসিয়া এই গাথা উচ্চারণ করেন।

কদলীর ফল কদলীকে নষ্ট করে। বেণুও নলকেও তাহাদের ফল নষ্ট করে। ঠিক এই ভাবেই সংকার (সম্মান) অসং পুরুষকে ধ্বংস করে। বেমন অশ্বভরীর গর্ভ তাহার ধ্বংসের কারণ হয়। সংযুত্ত (পি, টি, এস্) ১ম খণ্ড, ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।

২। ভগবান বন্ধ রাজগৃহে গৃধুক্ট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় সারিপুত্ত, মহামৌদগল্যায়ন, মহা-কাশ্তপ, অফুক্ত, পুঞ্জ মন্তানিপুত্ত, উপালি, আনন্দ এবং দেবদত্ত প্রত্যেকে বহু ভিক্সর সহিত অদ্বে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন।

ঐ সময় বৃদ্ধ, উক্ত প্রধান শিহাবৃন্দ ও উইাদের অম্চর ভিক্সাণ সম্বন্ধ তাঁহার সমীপন্থ শিহাদের নিকট পৃথক পৃথক মন্তব্য করেন। বেমন সারিপুত্র ও তাঁহার শিহাগণকে বলেন—'মহাপ্রক্র'; মোলগল্যায়ন ও তাঁহার অম্চরবর্গকে বলেন—'মহা-ঋদ্বিসম্পন্ন' ইত্যাদি। দেবদন্ত ও তাঁহার অম্চরবৃন্দ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন—"এই ভিক্সাণ পাপাভিস্ক্র"। (ঐ, ২য়, ১৫৫-৫৬ পৃ.)

০। লাভ ও সম্মানের প্রসন্ধ চলিতেছিল। কি ভাবে লাভ ও সম্মান মাছ্যকে নষ্ট করে তাহার বর্ণনাপ্রসক্ষে দেবদন্তের কথা উঠিল। ভগবান বলিলেন—"লাভ ও সম্মানের দারা দেবদন্তের শুক্লধর্মের উচ্ছেদ হইয়াছে। লাভ ও সংকারের দারা অভিভৃত হইয়া বিশ্বমনা দেবদন্ত সংঘ্রেদ করিয়াছে।"

#### ইহার পরই আছে:

দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় ভগবান বৃদ্ধ রাজগৃহে গৃধুক্ট পর্বতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। সেথানে ভগবান ভিক্সগণের নিকট দেবদত্তের প্রশঙ্ক উত্থাপন করিলেন।

"হে ভিক্সণ! নিজের বধের জন্যই দেবদত্তের লাভ ও সংকার লাভ হইয়াছিল। পরাভবের জন্যই তাহার লাভ ও সংকার লাভ হইয়াছিল" ইত্যাদি।

এখানেও কদলী, বেণু, নল ও অখতরীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর আছে:—

ভগবান বধন রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে বিরাজ করিতেছিলেন সেই সময় কুমার অজ্ঞাতশত্রু পঞ্চলত রথ লইয়া প্রতিদিন প্রভাতে এবং সন্ধ্যায় দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং পঞ্চলত পাত্রে নানা স্থণাত্ত সক্লো বাইতেন। বহু ভিন্দু বৃদ্ধের নিকট গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন—"ভিন্দুগণ, ভোমরা দেবদত্তের এই লাভ ও সংকাবের প্রতি স্পৃহা করিও না। ইহাতে দেবদত্তের কুশলধর্মের হানিই হইবে।

"কোনো ভীষণ প্রকৃতি কুকুবের নাকের উপর পিভের ধলি কাটাইলে১২ সে বেমন অধিকতর ভীষণ হইরা উঠে এই লাভ ও সৎকার দেবদভের পক্ষেও তেমনি হইবে। ইহাতে দৈবদভের কুশলধর্মের প্রতি আগ্রহ কমিতে ধাকিবে।" ঐ, ২য়, ২৪০-৪২ পূর্চা।

#### षक्षत निकास षादः

১। দেবদন্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান রাজসূহি গৃধুকুট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। তিনি দেবদন্তের প্রসন্ধ উত্থাপন করিয়া লাভ ও সংকারের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

"আত্মপদের জন্যই দেবদত্তের লাভ ও সৎকার লাভ হইয়াছিল।" "কদলীর ফল বেমন কদলীকে নষ্ট করে" ইত্যাদি পূর্ববং। (অঙ্গুত্তর (পি, টি, এস্) ২য়, ৭৩ পৃষ্ঠা।)

২। ভগবান যথন কৌশাধীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথন করুধ নামে মৌদগল্যায়নের একজন সন্দ্যোমৃত অন্তর-শিশু দিব্যরূপ ধারণ করিয়া মৌদগল্যায়নকে বলেন—'ভত্তে! 'আমি ভিক্সংঘকে চালনা করিব'—দেবদত্তের এইরূপ অভিলাষ হইয়াছে। এবং এই চিস্তার সঙ্গে সংক্ষেই তাঁহার ঋদিহানি হইয়াছে।"

এই সংবাদ মৌদগল্যায়ন বৃদ্ধের গোচরে আনেন।
বৃদ্ধ ইহা ভনিয়া বলেন—"মৌদগল্যায়ন, তৃমি কি ককুধের
চিত্তে প্রবেশ করিয়া বৃঝিয়াছ যে দে যাহা বলিয়াছে তাহাই
হইবে তাহার অন্যথা হইবে না।" মৌদগল্যায়ন বলিলেন,
"হাঁ ভগবান"। তথন বৃদ্ধ বলিলেন—"এই বাক্য গোপন
রাখ। দেই মূর্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে।"
(ঐ, ৩য়, ১২২-২৩ পৃষ্ঠা)।

৩। ভগবান বৃদ্ধ তথন কোশল দেশে। এক জন ভিক্ এক দিন আনন্দকে প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান বে দেবদন্তকৈ অপায়িক, নৈর্য়িক, অচিকিৎস্ত বলিয়াছেন—উহা কি ভিনি ধ্যানবোগে জানিয়াছেন কিংবা কোন দেবভা তাঁহাকে উহা বলিয়াছেন ?"

এই কথা আনন্দ বৃদ্ধকে জানাইলে বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন—
"আনন্দ ঐ প্রশ্নকারী কি অল্পদিন প্রব্রজাগ্রাহী নৃতন ভিক্ষ্,
স্থবির অথবা বালক? (অর্থাৎ আমার এই উব্ভিতে তাঁহার সংশন্ন জন্মাইল কেন ?) আমি ধাহা বলি তাহার অন্যথা হয় কি ?"

"কেশাগ্রপ্রান্তে বতটুকু বস্ত থাক। সম্ভব, বতদিন আমি দেবদত্তের মধ্যে ততটুকু ধর্মও দর্শন করিয়াছি ততদিন পর্যন্ত আমি বলি নাই—দেবদত্ত অপায়িক ইত্যাদি।
কিন্তু বধন দেখিলাম কেশাগ্রপ্রান্তে বতটুকু বন্ত থাকা সম্ভব
ততটুকু ধর্মও তাহার মধ্যে নাই তথনই আমি বলিলাম—
দেবদত্ত অপায়িক ইত্যাদি"।১৩ অকুত্তর, তৃতীয়, ৪০২-৩ পু.

৪। দেবদন্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান রাজগৃহে গৃধুকুট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। সেই সময় এক দিন তিনি দেবদন্তের প্রদক্ত বলিলেন—"লাভের ঘারা, যশের ঘারা, সম্মানের ঘারা, অলাভের ঘারা, অর্থনের ঘারা, অসমানের ঘারা, পাপাভিসন্ধির ঘারা, পাপমিত্তের ঘারা অভিতৃত হইয়া থিরমনা দেবদন্ত অপায়িক, এক কল্ল-কাল নরকগামী ও অচিকিংক্ত হইয়াছে।…এই সব অসং ধর্মের দারা অভিজ্ঞত হইরা থিরমনা দেবদন্ত এইরূপ হইয়াছে।"১৪ ঐ, ৪র্থ, ১৬০ পূচা।

ঐ থণ্ড অসুত্তবের ১৬৪ পৃষ্ঠাতেও এই প্রসঙ্গেরই পুনবাবৃত্তি আছে।

এই গ্রন্থের উক্ত খণ্ডের ৪০২-৩ পৃষ্ঠার দেবদন্তের
একটি ধর্মভাষণের উল্লেখ আছে। ঐ ভাষণে তাঁহার একটি
ধর্মনতের পরিচয় পাওয়া যার?—"ধ্যানবোগে চিত্তের
সমাধির ঘারাই [আর্থ অট্টাঞ্চিক মার্গের শিক্ষার ঘারা
নহে] মাছ্য অর্থ: হয়।">

মিল্লাম্ সংযুত্ত, ও অঙ্গুভরের বেধানে যেধানে দেবদত্তের উল্লেখ আছে মোটাম্টি সেই সমস্তই এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। স্থ্বীগণ দেখিবেন দেবদত্ত কর্তৃক বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার কোনও নিদর্শন এগুলিতে নাই।

বুদ্ধের বধপ্রচেষ্টার ন্যায় এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারের উল্লেখ পর্যন্ত দিয় মন্ধ্রীম, সংযু, অঙ্কুত্তর [ স্থত্ত নিপাত ] করিলেন না—ইহা কি আশ্চর্য ব্যাপার নহে ? বৌদ্ধগ্রহমন্হে একই বিষয়ের পুনক্তি দৃষ্ট হয়। একই কথা ফেনাইফা বলাই তাহাদের রচনাশৈলী। এমন অবস্থায় এত বড় ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত তাহারা করিবে না—ইহার কারণ কি ?

প্রাচীন শামের মধ্যে বিনয় পিটকের চুল্লবগ্রেগ দেবদত্তের অকীতিবিষয়ক বিস্থৃত বর্ণনা (বুক্ষের বধপ্রচেষ্টাও) পাওয়া বায়। আমরা এখানে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

#### [ প্রথম অংশ ]

ভগবান বৃদ্ধ তথন কৌশাখীতে অবস্থান করিতেছিলেন।
দেবদত্ত নির্জ্জনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁহার মনে এইরপ
চিস্তার উদয় হইল—এখন আমি কাহার উপর আধিপত্য
করিব ? কাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিলে আমার
প্রচুর লাভ ও সম্মানলাভ হইবে ?

তাঁহার মনে হইল কুমার অজাতণক্র এখন যুবক। ভবিত্রং উহার উজ্জল – উহার উপরই আধিপত্য করা যাক।

ইহা দ্বির করিয়া তিনি তৎক্ষণাথ রাজগৃহ যাত্রা করিলেন। সেথানে গিয়া তিনি তাঁহার ঋদিশক্তির দারা একটি শিশুর রূপ ধারণ করিলেন—কটিদেশে তাঁহার সর্পের মেধলা। এই শিশুর রূপেই তিনি অলাতশক্রর ক্রোড়ের উপর আবিভূতি হইলেন। অলাতশক্র ইহাতে ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। তথন দেবদন্ত বলিলেন—"কুমার ভূমি কি আমাকে ভয় করিতেছ ?"

क्याव छेख्व मिलन-"है। क व्यापनि ?"

"আমি দেবদন্ত !"

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন—'বিদি আপনি সভাই দেবদত্ত হন—তবে অমুগ্রহপূর্বক নিজ রূপ ধারণ করুন!'

দেবদন্ত তথন সেই শিশুরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন। দেহে তাঁহার কাষায় বস্ত্র এবং হল্ডে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র। অজাতশক্র তাঁহার ঝার্ম্বশক্তির এইরূপ পরিচয় পাইয়া মৃশ্ব হইয়া গেলেন।

- (১) তথন হইতে প্রতিদিন প্রভাতে এবং সায়ংকালে তিনি দেবদন্তের নিকট পঞ্চশত রথ লইয়া উপস্থিত হইতেন। প্রতিদিন পঞ্চশত পাত্রে আহার্য লইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতেন।
- (২) এইরূপ লাভ ও সংকারলাভ করিয়া দেবদন্তের চিত্তে এই চিস্তার উদয় হইল—"আমারই ভিক্ষ্ণংঘের নেতা হওয়া উচিত।" এই চিস্তা উদয় হইবামাত্র তাঁহার শক্ষি-শক্তি অন্তর্ধান করিল।
- (৩) দেই সময় ককুধ নামে মৌলাল্যায়নের একজন অম্চর-ভিক্র মৃত্যু হইয়াছিল। দেই ককুধ একদিন দিব্য-রূপ ধারণ করিয়। মৌলাল্যায়নকে দেবদন্তের ঐ মনোভাবের বিষয় এবং তাঁহার ঋদ্ধিহানির কথা বলিয়া গেলেন। মৌলাল্যায়ন তাহ। বুদ্ধের গোচরে আনিলেন।

বৃদ্ধ মৌদগল্যায়নকে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কি ওই দিব্যরূপধারী করুধের চিত্তে প্রবেশ করিয়া জানিয়াছ বে, সে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, তাহার অক্সথা হইবে না।"

भोकानायन वनितनन, "ई।।"

বুদ্ধ বলিলেন, "ইহা গোপন রাখ। ঐ মূর্খ নিচ্ছেই নিজেকে প্রকাশ করিবে।"

(৪) ইহার পর বুদ্ধ রাজগৃহে গেলেন। সেধানে বছ ভিক্ষ্ তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল বে, কুমার অভ্যাতশত্ত প্রতিদিন প্রাতে এবং সায়ংকালে পঞ্চ শত রথসহ দেবদন্তের নিকট বান এবং প্রতিদিন পঞ্চ শত পাত্তে আহার্য-সামগ্রী তাঁহাকে নিবেদন করেন।

বুদ্ধ বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ঈবা করিও না। দেবদভের লাভ সম্মান ও যশ দেখিয়া হিংসা করিও না। যভ দিন এই ভাবে অজাতশত্রু উহার সৎকার করিবেন তত দিন দেব-দভের উন্নতি হইবে না—তাহার ধার্মিক প্রবৃত্তির হানি হইবে।

"কেনো ভীষণ প্রকৃতির কুকুরের নাকের উপন্ন পিছের থাল ফাটাইলে সে যেমন অধিকতর ভীষণ হয়, দেবদন্তও সেইরুপ হইবে। এই লাভ ও সংকার দেবদন্তের ধ্বংসের কারণ হইবে। বেমন কদলীর ফল কদলীর ধ্বংসের কারণ হয়" ইড্যাদি পূর্ববং।

#### [দ্বিতীয় অংশ]

বৃদ্ধ বহু ভিক্স্, রাজা এবং তাঁহার অস্ট্রবগণকর্ত্ক পরি-বেটিত হইয়া ধর্মোপদেশ দান করিতেছিলেন। এমন সময় দেবদত্ত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভগবান এখন বৃদ্ধ হইয়া-ছেন। এখন তাঁহাকে আমাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত। তিনি শান্তিতে বাস করুন। ভিক্স্-সংঘের চালনার ভার আমার উপর দেওয়া হউক।"

ভগবান ইহার উত্তরে বলিলেন, "তুমি যথেষ্ট বলিয়াছ। ভিক্স্-সংঘের নেতা হইবার ইচ্ছা করিও না। সারিপুত্ত ও মৌলগল্যায়নকে পর্যন্ত আমি ভিক্ষ্-সংঘের ভার দিব না। ভোমার মত জ্বস্থা ব্যক্তিকে কেমন করিয়া দিই।"

দেবদন্ত ইহাতে ক্ষ হন। তিনি মনে মনে বলেন, "রাজা এবং তাঁহার অন্তরবর্গের সম্প্র ভগবান আমাকে জঘক্ত (নিষ্ঠীবন্তুল্য) ১৬ বলিয়া প্রত্যাধ্যান করিলেন।"

অপ্রসন্ন ক্রুদ্ধ চিত্তে তিনি বুদ্ধকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দেবদত্ত বাহির হইয়া যাইবার পর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষ্-সংঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "রাজগৃহে দেবদত্তের বিক্লমে এই কথা ঘোষণা কর বে, দেবদত্তের প্রকৃতি পূর্বে এক রূপ ছিল এখন অন্ত রূপ হইয়াছে। এখন হইতে সে যাহা কিছু করিবে ভাহার জন্ত দে স্বয়ং দায়ী। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ ভাহার দায়িত লইবেন না।"

এই বিষয় ঘোষণা করিবার জন্ম বুদ্ধ সারিপুরকে আদেশ দেন। সারিপুত্র তাহার উত্তরে বলেন, "পূর্বে আমি রাজগৃহে 'দেবদত্ত মহাঋজিসম্পন্ন, দেবদত্ত মহা শক্তিমান' বলিয়া তাহার গুণগান করিয়াছি। এখন আমি কেমন করিয়া সেই রাজগৃহে দেবদত্তের বিক্লকে এমন কথা বলিব।"

**অবশেষে বুদ্ধের আজ্ঞায় এবং সংঘের নির্দেশে এই** সারিপুত্রকেই উক্তরূপ ঘোষণা করিতে হয়।

এই ঘোষণা শুনিয়া এক দল লোক বলিতে লাগিল,
"এই শাক্যপুত্ৰ প্ৰমণগণ ঈর্বাপরায়ণ। দেবদন্তের লাভ ও
সংকার দেখিয়া ইহাদের হিংসা হইয়াছে।" অন্ত এক দল
বলিতে লাগিল, "সমন্ত রাজগৃহে ভগবানের নির্দেশে বধন
এইরূপ ঘোষণা করা হইতেছে তধন ইহা কধনও সামান্য
ব্যাপার নহে।"

অতঃপর দেবদত্ত অজাতশক্রর নিকট বাইয়া রলিলেন, "আপনি আপনার পিতাকে হত্যা করিয়া রাজা হউন। আমি অয়ং বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হই।"

অঞ্চাতশত্রুর আঞ্চায় এবং দেবদত্তের নির্দেশে কয়েক অনুতীরন্দান্ধ বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেটা করে। কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই তাঁহার প্রভাবে অভিভূত হইয়া (সমন্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া) তাঁহার নিকট দীক্ষা লয়। একজন তথু ফিনিয়া গিয়া দেবদত্তকে বলে, "বুদকে হত্যা করিতে পারি নাই। তিনি ঋদিসম্পন্ন এবং শক্তিমান।"

তথন দেবদত্ত নিজেই বুদ্ধকৈ হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। পর্বতের শিধরদেশ হইতে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড তিনি বুদ্ধের উপর নিক্ষেপ করেন। কিন্ধ বুদ্ধের প্রভাবে ছইটি পর্বতশৃদ সহসা আবিভূতি হইয়া ঐ শিলাখণ্ডের গভি-রোধ করে। কেবল এক থণ্ড শিলাচূর্গ তাঁহার চরণে আসিয়া লাগে এবং তাহাতে বক্তপাত হয়। বুদ্ধ দেবদন্তকে দেখিতে পাইয়া ভর্মনা করিতে পাকেন।

ইহার পর বাজ ্তী নালাগিরির দারা দেবদন্ত তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঋদ্ধি ও মৈত্রীর প্রভাবে হতী বুদ্ধের বশীভূত হইয়া যায়।

এই সমন্ত ব্যাপাৰ অবগত হইয়া দেশবাসী সকলেই দেবদত্তের উপৰ অভ্যস্ত ক্রুম্ব হইয়া উঠে এবং ভাহাতে দেব-দত্তের লাভ ও সংকার বন্ধ হয় এবং বুদ্ধের লাভ ও সম্মান বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অতঃপর দেবদন্ত গাঁহার কতিপয় বন্ধুর সৃহিত সংঘ**ভেদের** পরামর্শ করেন। তিনি বলেন, "আমরা ভিক্-সংঘের **অন্য** পাঁচটি নিষ্মের প্রস্তাব করিব। শ্রমণ গোডম উহা **খী ধার** করিবেন না। তপন দেখিবে সাধারণ লোক আমাদের পক্ষে আসিবে।"

এইরপ সকল করিয়া বন্ধপরিবৃত দেবদন্ত ভগবান বুজের সমীপে উপস্থিত হইরা ঐ পাঁচটি নিয়মের প্রভাব করিলেন। বুজ তাহা স্বীকার করিলেন না। দেবদন্ত রাজগৃহের সর্বজ জনগণের নিকট বলিয়া বেডাইতে লাগিলেন, "শ্রমণ গোতম এই সমন্ত নিয়ম পালন করিতে স্বস্থীকার করিয়াছেন। স্থামরা কিন্তু ইহাই পালন করি।"

ইহাতে এক দল লোক তাঁহার উপর সম্ভষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই শ্রমণগণ পাপ দূর করিয়াছেন এবং ইদ্রিয়সমূহ বশে আনিয়াছেন, কিছু শ্রমণ গৌতম বিলাদী এবং প্রাচুর্যের পক্ষপাতী।"

অন্য এক দল তু:থ করিয়া বলিজে লাগিলেন, "দেবদন্ত ভগবান বু:দ্ধর সংঘতেদের চেষ্টা করিতেছেন।"

ভিক্পণ ইহা বৃদ্ধকে জানাইলেন।

বুক দেবদক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"দেবদন্ত ইহা কি স্ভ্য বে তুমি সংঘডেদের চেষ্টা করিতেছ ?"

দেবদত্ত উত্তর দিলেন, "হা ভগবান।" বুদ্ধ বলিলেন, "দেবদত্ত, সংঘতেদে বেন' ভোমার অভিনাষ না হয়। এরপ সংঘডেদ অত্যস্ত শোচনীয়। হে দেবদত্ত। সংঘে যথন শাস্তি বিরাজ করিতেছে তথন যে সংঘডেদের চেটা করে সে এক কর ধরিয়া নরকে পচিতে থাকে। আর সংঘে যথন ডেদ উপস্থিত হয়, তথন যে তাহাতে শাস্তি স্থাপন করে সে এক কর কাল স্বর্গে স্থাপন করে। অতএব সংঘডেদে যেন ভোমার অভিনাষ না হয়।"

ষতঃপর এক উপোদধের দিন প্রভাতে আয়ুমান আনন্দ বখন ভিক্ষার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন দেবদন্ত তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "বয়ু আনন্দ, আজ হইতে আমি ভগবান এবং ভিক্ষ্মংঘ হইতে পৃথকভাবে উপোদধ এবং সংঘক্ষ করিব।"

রাজ্বগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আনন্দ আহারাদির পর এই কথা ভগবান বৃদ্ধকে নিবেদন করিলেন। ভগবান ইহা শ্রবণ করিয়া এক গাথা উচ্চারণ করিলেন:

> সাধ্র পক্ষে সাধ্কর্ম হংকর। সাধ্কর্ম পাপীর পক্ষে হুঙ্কর। পাপীর পক্ষে পাপকর্ম হুকর। আর্থের (সাধুর) পক্ষে পাপকর্ম হুঙ্র।১৭

সংঘতেদ রোধ হইল না। দেবদত্ত পঞ্চ শত নব-দীক্ষিত ভিক্ষাহ চলিয়া গেলেন। ইহার পর সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন গ্যায় গিয়া কৌশলে ঐ ভিক্ষ্গণকে লইয়া আসেন।

নিজা ভঙ্গের পর এই সংবাদ গুনিয়া দেবদন্ত রক্ত বমন করিতে থাকেন।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন—বিনয়-বর্ণিত বিবরণের প্রথম অংশ, মিল্লাম, সংযুত্ত ও অকুত্তরের উদ্ধৃত পাঠসমূহের সহিত মিলিতেছে। প্রথম অংশের প্রত্যেকটি ঘটনা বথা (১) দেবদত্তের প্রতি অহ্বরুক্ত অজাতশত্রুর প্রতিদিন দেবদত্তের সহিত সাক্ষাৎকার ও আহার্ষ নিবেদন (২) দেবদত্তের ভিক্সংঘের নেতা হওয়ার অভিলাষ (৩) প্রেতাত্মার সে বিষয় মৌদগল্যায়নের এবং মৌদগল্যায়নের বুদ্ধের গোচরে আনয়ন (৪) অজাতশত্রু কর্তৃক দেবদত্তের পরিচর্ষার বিষয় ভিক্সণের বৃদ্ধেক নিবেদন এবং তৎসম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ প্রায় হবহু অকুত্তরাদিতে পাওয়া বাইতেছে। পাওয়া বাইতেছে নাক্ষেবল বিনয়-উদ্ধৃত পাঠের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার কোনও কাহিনী।

দেবদন্তের সংঘ চালনার অভিলাষ, প্রেভাত্মা কর্তৃক তাহা মৌদ্যাল্যায়নের এবং মৌদ্যাল্যায়ন কর্তৃক তাহা বুদ্ধের গোচরে আনার ন্যায় সামান্য সামান্য ঘটনাও ঐ গ্রন্থসমূহে সংক্লিভ হইয়াছে আর সংক্লিভ হয় নাই কেবল বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার ন্যায় গুরুতর বিষয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক বে বৃদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার কাহিনীসমূহ পরে রচনা করা হইয়াছে।

দেবদন্তের নেতা হইবার প্রস্তাব, বৃদ্ধের তাহা প্রত্যাখ্যান, দেবদন্তের প্রস্থান—তাহার বিশ্বছে ঘোষণা অর্থাৎ সংঘ কর্তৃক তাঁহাকে অস্থাকার বা বহিন্ধার—বিনয়-বর্ণিত কাহিনীর এই অংশ পর্যন্ত কোনো অমিল লক্ষ্য হয় না। কিন্তু ইহার পর [তারকা-চিহ্নিত অংশ প্রষ্টব্য ] বৃদ্ধকে বধ করিবার বছবিধ ষড়বন্ধ করিয়া, বধ-প্রচেষ্টার সময় বৃদ্ধক্তক দৃষ্ট ও ভং সিত হইয়া, সংঘ-বহিন্ধত দেবদত্ত পুনরায় বৃদ্ধের নিকট আসিয়া সংঘের অন্তর্গক ভিক্ষ্ব ন্যায় পাঁচটি নিয়মের প্রত্যাব করিতেছেন—উহা কিন্ধপ কথা! উহাকে কি একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না?

ধর্মদান্তের এবং সংঘের নিয়মকান্ত্রন বিষয়ে বৃদ্ধ ও দেবদন্তের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল—সেই মতভেদেরই পরিণতি হয় সংঘভেদে। দেবদন্ত-প্রবর্তিত সংঘে পাঁচটি সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া বায়। সংঘভেদের পূর্বে সম্ভবত দেবদন্ত বৃদ্ধের নিকট ঐ পাঁচটি সংস্কারের প্রন্তাব : আনিয়াছিলেন। সংঘভেদের পর ঐরপ কোনো প্রস্তাবের কথাই উঠিতে পারে না।

ঐ পাঁচটি সংস্কার বা নিয়ম কি—সে সম্বন্ধে কিন্তু পালি ও তিব্বতী বিনয়ে যথেষ্ট অনৈক্য দৃষ্ট হয়। আমরা এখানে তিব্বতী বিনয়োক্ত ঐ পাঁচটি নিয়ম উদ্ধৃত কবিলাম:—

দেবদত্ত তাঁহার অন্তরবর্গকে সংখাধন করিয়া বলিলেন, "মাননীয় মহোদয়গণ! শ্রমণ গৌতম দধিত্বাদি আহার করিয়া থাকেন (১) আমরা আব্দ হইতে উহা আহার করিব না। কেননা, ত্বর্ধ গ্রহণ করিয়া আমরা গো-বংসের অনিষ্ট করি। শ্রমণ গৌতম মাংসাহার করেন (২) আমরা উহা আহার করিব না। কেননা মাংসাহারের জন্য জীবহত্যা করিতে হয়। শ্রমণ গৌতম লবণ ব্যবহার করেন (৩) আমরা উহা ব্যবহার করিব না। শ্রমণ গৌতম বল্ধকে থণ্ড করিয়া তাহা হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত্ত করেন (৪) আমরা উহা করিব না। কেননা বল্পকে প্রস্তুক্ত করেন (৪) আমরা উহা করিব না। কেননা বল্পকে প্রস্তুক্ত পরিজ্ব করেন (৫) আমরা উহা করিব না। কেননা বল্পকে প্রস্তুক্ত প্রস্তুত্ত প্রস্তুত্ত করেন (৪) আমরা উহা করিব না। কেননা বল্পকে প্রস্তুত্ত করেন গ্রাম হইতে দ্বে বনে বা প্রান্তরে বাস করেন (৫) আমরা গ্রামে বাস করিব। কারণ গ্রামে বাস না করিয়া বনে বাস করিলে (দান-ধানের ধারা) লোকসেবার স্থবোগ লাভ হয় না।
—Rockhill, Life of Buddha, pp. 87-88.

ইহার মধ্যে একমাত্র মাংস বর্জন সম্বন্ধীয় নিয়মটিতেই উভয় বিনয়ের ঐক্য রহিয়াছে। পালি বিনয়োক্ত বনবাস সম্মনীয় প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব দেখিতেছি তিব্বতী বিনয়ে। পরিচ্ছ্দ সম্মনীয় নিয়মেও উভয় বিনয়ে কোনও মিল নাই।

দেবদত্ত-প্রবর্তিত সংঘে বে তৃথু ও তজ্জাতীয় খাজের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল তাহা আমরা ইয়েনসাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে পাইতেছি। দেবদত্তের ভক্তগণ বৃক্ষতলে বাস ক্রিতেন না, তাঁহাদের সংঘারাম ছিল—ইহাও আমরা উক্ত ভ্রমণ-কাঁহিনী হইতে অবগত হই।

স্থতরাং দেখ। বাইতেছে, তিব্বতী বিনয়োক্ত নিয়ম-গুলি কাল্পনিক নহে উহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ঐতিহাসিক নথিপত্তের সহিত উহা (অস্তুত অংশত) মিলিভেছে।

কোপাও কোপাও দেবদত্তকে ভিক্ষ্ণী উৎপলবর্ণার হত্যাকারী১৮ বলা হইয়াছে। উহাও ভূল। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে লিখিত উৎপলবর্ণার যে হুইটি জীবনী পাওয়া যায় তাহার কোনটিতেই উহার উল্লেখ নাই।

মহাবস্তুতে আছে—বুদ্ধের গৃহত্যাগের পর দেবদত্ত বংশাধরার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করেন১৯। উহাও কল্লিত, পালি সাহিত্যের কোথাও উহার উল্লেখ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দেবদন্ত যদি বুদ্ধের বধচেষ্টা করেন নাই, নারীহত্যা করেন নাই, এবং পরদারাকাজ্জীও ছিলেন না তবে তাঁহাকে "অপায়িক" "এক কল্পকাল নরকস্থায়ী" বলা হইয়াছে কেন ?

ইহার উত্তর এই বে, সংঘ্তেদের (দল ভাঙার) জন্যই ভাহাকে "অপায়িক" "এক কল্পকাল নরকন্থায়ী" বলা হইয়াছে। চূলবগ্গের ঐ উদ্ধৃত অংশেরই এক স্থানে রহিয়াছে, "হে দেবদত্ত, সংঘে যথন-শাস্থি বিবাজ করিতেছে, তথন বে সংঘ্তেদের চেষ্টা করে, সে এক কল্পকাল ধরিয়া নরকে পচিতে থাকে।"

মতান্তর হইতে পরম বন্ধুদের মধ্যেও মনান্তর উপস্থিত হয়। স্বমতবিরোধীর বিক্লে কুংসা প্রচার, ভাহাকে হীন, ভ্রুঘন্য বলিয়া চিত্রিত করা অতি প্রাচীনকাল হইতে আদ্যাবধি পৃথিবীর সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। সংঘে (দলে) থাকিতে বে দেবদন্তকে ব্রাহ্মণ বলা হইল, সংঘ (দল) ভ্যাগের পর সেই দেবদন্তই "অপায়িক" "এক কল্পকাল নরকন্ত্রীই ও অচিকিৎস্ত হইয়া গেল।

কালস্রোত বখন মহাপুরুষের সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ধোত করিয়া তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন সেই দেবতার ভক্তবুন্দের নিকট তাঁহার তৎকালীন প্রতিপক্ষ সাক্ষাৎ শয়তান বলিয়া গণ্য হন। মহাপুরুষের বিরুদ্ধবাদী প্রতিপক্ষও যে সাধু হইতে পারেন একথা সেই ভক্তর্ন্দের-কোনরপেই বিশাস হয় ন।।

দেবদন্ত বৃদ্ধের বিরুদ্ধবাদী হইলেও সং লোক ছিলেন,
অন্তত কোন এক সময়েও জিতায়া জানী ব্যক্তি ছিলেনং

ইহা পরবর্তী বৌদ্ধগণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন
না। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বসাধু ছিলেন, এমন কি
জন্মজনাস্তবেও তিনি স্বসং ছিলেন ইহাই প্রমাণ করিবার
জন্য তাঁহার সম্বন্ধে পদ্ধবিত নানা কাহিনী রচিত হইতে
লাগিল। পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন
আছে।

দক্ষিণী ও উত্তরী, পালি ও সংস্কৃত, বৌদ্ধর্মের ছুই শাখায় ইহা লইয়া যেন প্রতিদ্বন্দিতা চলিয়াছিল।

শৈশবে আমরা দেবদত্তের বাল্যকালের "হাঁস মারার কাহিনী" পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছি। আজও আমাদের ছেলেমেয়েরা উহা পড়িতেছে। অথচ পালিসাহিত্যের কোথাও উহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে "হাঁস মারা" হইতে "হাতী মারা" পর্যন্ত দেবদত্তের বাল্য-লীলার বহু উদ্ভট কাহিনী কল্লিত হইয়াছে।

া প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেবদন্তের পিতৃপরিচয় পাওরা যার না। পরবর্তী গ্রন্থে বধা মহাবংশ [ পি, টি, এস, ২।২১ ] মহাবংশ টীকা [ পি, টি, এস, ১০৬ পৃষ্ঠা ] ধত্মপদ-অটুঠ কথার [ পি, টি, এস, ৩র থক, ৪৪-৪৭ পূ ] তাঁহাকে গুড়োদনের ভালক ক্পেব্দের পুত্র বলা হইরাছে। কিছ তিক্কতী [ Rockhill, Life of Buddha, p. 13 ] মতে দেবদন্ত গুড়োদনের ত্রাতা অমৃতোদনের এবং মহাবস্তর [পি, টি, এস, ৩র, ১৭৬ পূ] মতে গুস্কোদনের পুত্র।

বিনরে এক ছানে [Oldenberg সম্পাদিত, ২র, ১৮৯ পু; চুনবগগ, গাওহ ] দেবদন্তকে গোধিপুত্র বলা হইরাছে। ইহাতে মনে হয় উছার মাতার নাম ছিল গোধি বা গোধী। অক্সত্র ভাঁহার মাতার নাম পাওরা ঘাইতেছে অমৃতা বা অমিতা (পালি)। ইহাকে ওছোদনের ভরিনী বলা হইরাছে। মহাবদে, ২০১১-২২।

মহাবংশ, ধশ্মপদ-কট্ঠ কৰা দির মতে দেবদত্তের ভগিনী ভঞা কাত্যায়নীর (ভদ্দকচানা ) সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়।

- ২ । ঠিক কোন্ সময় তিনি সংবে প্রবেশ করেন প্রাচীন প্রস্থমূছ হইতে তাহা নিশ্চিত ভাবে জানা বাছ না। বৌদ্ধণাল্লজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ ( Ma'alaso's cra) সিদ্ধার্থনি বৃদ্ধলান্ডের দিতীর বংসরে আবার কেহ কেহ ( Riys Davids) বিংশতি বংসরে তিনি সংবে প্রবেশ করেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।
- ৩। বিনর, ২র, ১৮» পৃঠা (চুলবর্গ, ৭।৩,২)। ধর্মণদ-আট্ঠ কথা, ১।৬৪।
  - । বাছিত্বা পাপকে ধল্মে বে চরন্তি সদা সতা।
     থাণ সংবোজনা বুদ্ধা তে বে লোকসিং আহ্মণা।
     উদান, ১।৫
     দ্বতি বিহিত ও প্রতিবিদ্ধ বিষরের বর্ণাবধ সরবের নাম স্বৃতি।
  - e। ह्वन्त्रंत्रं, गाणांवा

- ভীহার জন্ম হত্যা করা হইরাছে বলিরা ডিনি সম্পের করেন না সেইরূপ মংস মাংস বৃদ্ধশিষ্ঠ আহার করিতে পারেন। উহা দোবমুক্ত, ওছ, বৃদ্ধ अहेक्रम विधान पिदाहित्यन । भहावश्रम ७।०२।>८।
  - ৭। মহাবগ্গ, তৃতীর পরিচ্ছেদ এটব্য।
  - ण। ह्वरत्र त, ११८।>
  - » I 页面可引 対 9181>-0
- ১०। धन्त्रभप्त-बाँ कं कथा ১।১७०-६० शुक्री। त्रिनिय शक्त १००. 3.21

>> 1

These heretics were seen by Fa-hien at Srayasti in or about 405 A.D. "There are also companies of the followers of Debadatta still existing. They regularly make offerings to the three previous Buddhas but not to Sakyamuni Buddha" (Travels, Ch. XXII in Legge's Version; all the versions agree as to the fact).

In the Seventh Century Hiuen-Tsang found three monasteries of Debadatta's Sect in Karnasuvarna, Bengal. Smith's Early History of India (4th edition) P. 33.

Debadatta, too, has still a number of priests who make offerings to the past three Buddhas but not to Sakyamuni. Giles, Travels of Fa-Hsien, pp. 35-36.

There are about ten Sangharamas here (viz., Karnasuvarna) and 300 priests. They study the little Vehicle belonging to the Sammativa School. Besides these there are two (2) Sangharamus where they do not use either

। বাহা চকে দেখেন নাই, বাহার কথা শোনেন নাই। বাহা butter or milk. This is the traditional teaching of Debadatta.

S. Beal, The Life of Hiuen Tsang, P. 131.

Besides these there are three Sangharamas in which they do not use thickened milk (U Lo) following the direction of Debadatta (Ti-p'o-ta-to).

Beal, Records of Western Countries, Vol. II. P. 201.

- ১২। চওস্স কুকুরস্প নাসারা পিন্তং ভিলেব বুং।
- ১৩। এখানে ভগবান উদাহরণ শ্বরণ বলিয়াছেন—মলপরিপূর্ণ কপে. কোনো মাত্র নিমক্ষিত হইলে ভাহার শরীরের বিন্দু পরিমাণ ( কেশাগ্র-প্রান্তের ঘারা বিদ্ধ করা বার এডটুকু ) ছানও বেমন গুদ্ধ থাকে না, দেবদন্তকে বধন আমি ঠিক সেইরূপ দেখি—তথনই ভাহাকে বলি— "অপায়িক, এককলক:ল নয়কগামী" ইত্যাদি।
  - ১৪। তুলনীয়ঃ চুলবগ্ৰ, ৭/৪/৭
- ১৫। চেংসা চিন্তং স্থারিচিতং হোতি। তাস এতং ভিকপুনো কলং বেলাকরণার:— খীণা জাতি, বুসিতং জন্মচরিন্ন কতং করণীরং নাপরম ইপভায়তি পদানামীতি।
  - ১৬ ডিকাডী বিনয় = নিষ্ঠাবনভক্ষক
  - ১৭ তলনীয় : উদান এ৮
  - Nockhill, Life of Buddha, pp. 106-7
  - ১৯ মহাবন্ধ, ২র বণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা ; Rockhill p. 107
  - ২• প্রিভোতি সমঞ্জাতো ভাবিতভোতি সন্মতো। ক্ষলং ব বদসা অট ঠা দেবদভোতি মে সুতং। চলবপ্স, १।३।৮ : ইভিবুত্ত, ৮৯ এবং পূর্বোক্ত, উদান, ১।৫ এটবা।

#### জ্রীকালিদাস রায়

শারক ভোষার গভবে শুনি তাই ত গুরু ভাবি. ভোমার শ্বভি বোধন করার কতটা তার দাবি। গেলে ভূমি এই ধরারে নতুন ক'রে গ'ডে, এই বরাতে থেকে ভোমার ভুল্ব কেমন ক'রে ? পদাধারার প্রতিটি ঢেউ শ্বরার তোমার, কবি। উষার তেসে দিনের শেষে শ্বরার রাঙা রবি। चाटित (नरब. वाटित वाडेल, मार्टित वाचान पूरत, স্থৱাহ ভোমাহ সারাট দিন আগন আপন সুরে। খ্যার তোমার বনের বি বি. কোণের পারাবত, শ্বরায় তোমায় ব্রহাড়া ঐ রাঙামাটর পথ।

वम-वांशात्म व्रॅडेश्वबिंड, माम क्ववी, क्वा. প্রতিদিনই করছে কবি তোমার স্বতিগভা। ভালভক্লদের মৌন ধেয়ান শান-বীধিকার ছায়া. সঞ্চারিছে স্বপনধারে ভোমার স্থতির মারা। মেষ সারা রাভ পড়ে ভোমার শ্বভিশতক প্লোক. বৃষ্টিধারা সৃষ্টি করে তোমার শ্বতিলোক। বাভাস ছলার পাথীর কুলার – ভুলার মোরে সবি. মনে পড়ায় উদাস ধনায় শুধু ভোমায়, কবি। শ্বায় তোমায় সধীর আদর, সধার ভালবাসা, শ্বরায় তোমায় এই শীবনের সকল তথা আশা। ভাই মনে হয় ভোমার স্বতির স্তম্ভ যারা গড়ে. ভারা আপন দত্তটাকেই দীর্ঘলীবী করে।

#### পতঙ্গ

#### প্রীপৃথীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দকাল বিকাল দেই ভদ্রলোক হঁকা হাতে করিয়া প্রারই আদিতেন—তাঁহার নাম মহেশ ভটাচার্য। বীরে বীরে দচীনবাবুর সঙ্গে তাঁহার বেশ অন্তর্মতা হইল। লোকটি সহামৃত্তিশীল, গাছের ছটি ফল, কখনও একটু রাঁধা তরকারি হাতে করিয়া আসিয়া গল্প করিতে বসিতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, কেন অন্তর্জ্ঞ যাবেন, এখানেই থাকুন। আপনার সঙ্গে কথা বলে যেন বেশ আনন্দ পাই—

শচীনবাবু বলেন, কিন্তু সে ভগবানের হাত, বেণানে চাকরি পাব সেইবানেই মাধা গুঁজবার একটুথানি ঠাই করে নিতে হবে। ঠিক বাড়ী বলতে যা বুঝার তা আর এ জীবনে হবে না।

मट्मवाबू व्यान, दक्न १

শচীনবাবু হাসিয়া বলেন, বাড়ী মানে ত কেবল কয়৽ানি

ঘর নয়। বাড়ীর সঙ্গে থাকে নাড়ীর যোগ—পূর্ব্যপুরুষের আর

নিজের শৈশবের শত শ্বৃতি বিজ্ঞিত হলে তবেই বাড়ী হয়—

শচীনবাৰু ভাবেন নিজের বাড়ীর কথা,—পিতামাতা জাত্মীর পরিজন বাড়ীতে বাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের কথা। তাঁহার মাতা অপত্যস্ত্রেহে একট নারিকেলগাছ প্রতিপালন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু আৰু তাহার অভিত্ব নাই। শচীন্বাবু দীর্ঘাস কেলেন…

'কিছু না, কিছু না—মন থেকে সব বৈড়ে কেলে আবার ন্তন করে আরম্ভ করুন'—বলিয়া মহেশবারু সন্ধার অন্কারে বিদায় গ্রহণ করেন। শচীনবারু একলা বসিয়া থাকেন প্রীভ্ত বেদনার বোঝা বুকে লইয়া। অতীতের কত স্বৃতি, ছ:খ আনন্দের কত কথা মনের মাবে ঘুরিয়া বেডায়—বার বার মনে হয়, ফিরিয়া বান সেই চিরপরিচিত উদায় মাঠের পথে আন্রকানন বেয়া আপনার গৃহে, কিত্ত পরক্ষণেই মনে হয়, সে গৃহ আর গৃহ নাই, তা লাখনার কতকশ্যা। ছ:খ হয়—বে দেশের অভ মীয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছে সে দেশে তিনি অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত, অন্প্রহ্প্রার্থী মাত্র। মহেশবার্র সান্ধ্রনকে ছাপাইয়া কত লাখনা আসে নিতা জীবনের মাবে। তব্ও মন্দের ভাল যে, ঐ লোকট সহাদয় প্রতিবেশী। ইহার সায়িষ্য হাদরের কতছানে একট্বানি শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়।

শচীনবাৰু কলিকাভা বাইবার জভ একটা রেলের মাসিক টিকিট করিরাহেন।

প্রভঙ্গ সকালে রাঁবিরা ধাইরা ভিনি কলিকাভা রওনা হন।

সেখানে পৌছিয়া আশ্রয়প্রাথীদের সাহায্যার্থ বে সকল আশিস খোলা হইরাছে সেগুলিতে ঘোরাকেরা করেন, চাকরির কভ দরণান্ত পেশ করেন এবং সন্ধার ক্লান্ত দেহে বড়বাজার হইতে বাজার করিয়া কিরিয়া আসেন। রোজই আশা লইয়া যান, হয় ত একটা চাকরির সংবাদ পাইবেন, কিন্তু অত্যন্ত নিরাশায় হঃখিত অন্তরে কিরিয়া আসেন।

এমনই করিয়া তিনটি মাস কাটিয়া গিয়াছে—হাতে টাকা যা ছিল বীরে বীরে তাহা কুরাইয়া আসিতেছে—শীমই হাত একেবারে বালি হইয়া যাইবে, ইহার পূর্বেষ যদি একটু অমি সংগ্রহ না করা যায় তবে মাঠায়ী করিয়া আর তাহা হইবেনা। তিনি অমি কিনিবার জন্ম ব্যাকৃল হইয়া উঠিলেন।

পাচ্বাব্ সংবাদ লইয়া আসিলেন—বাবুরা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের করেক বিঘা কমি বিলি বন্দোবন্ত করিবেন।
শচীনবাব্ ভাবিয়া দেখিলেন এখানে তব্ও এক ধর আত্মীয় আছে, এখানে কারগা কিনিলে শচীনবাব্র অবর্তমানেও ধোকা একজন আগ্মীয় পাইবে, কিন্তু অক্তন্স থোকা একেবারেই অসহায়। যেরপ আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে ভাহাতে জচিরেই কমির মূল্য আগুন হইয়া উঠিবে, অতএব হাতে টাকা থাকিতে থাকিতে কিছু জারগা কিনিয়া রাধা প্রয়েজন। ছই মাসে না হোক ছয় মাসে একটা চাকরি হইবেই। শচীনবাব্ অনেক চিন্তা করিয়া মন স্থির করিলেন—সেলামী বিদ্যপ্রতি আট শভ টাকা—খালনা বার্থিক পঞ্চাশ টাকা। আলেপালে কমি এই দরেই বিলি হইরাছে—বিলম্ব করা হয়ত সমীচীন হইবে না। শচীনবাব্ সেদিন সারাদিন স্থ্রিয়া চার শত টাকা সেলামী ও পঁচিশ টাকা বার্থিক থাজনায় দশ কাঠা কমি বন্দোবন্ত করিয়া রুজে দেহে কিরিয়া আসিলেন।

বড় তৃঞা পাইয়াছিল তাই হাত-পা ধুইয়া একটু গুড় ও জল খাইয়া ডাকিলেন, খোকা !

খোকা কহিল, কি বাবা ?

— ওই যে বড় তেঁতুলগাছ ওর পালে বাঁলবাড়ের পরে যে কারগাটুকু ওধানে তোর বাঙী হবে।

(बाका छन्न कार इरें सिनिया कदिन, जामात वाड़ी!

- —হাঁা, ছখানি পাকা খন, সামনে কুলের বাগান, জা্র পিছনে—
  - --- কামকুলগাছ বাবা। আর পেরারা গাছ---
  - —**₺**|--
  - --কৰে হবে বাবা ?
  - -- এই ত চাকরি হলেই আরম্ভ করব---

---মা আসবে ত ?

শচীনবাবু হঠাং থামিয়া গেলেন। তাহার পর কহিলেন, হাা—আসবে বৈ কি।

বাহিরে কে যেন ডাকিল 'শতীনবাবু' 'শচীনবাবু'। ছঁকার
শব্দ ও কণ্ঠয়রে বুঝা গেল মহেশবাবু। শচীনবাবু কহিলেন,
বহুন, যাছি—

মহেশবাধুর ধ্মপানের রকম দেখিয়াই শচীনবাবু অনুমান করিলেন তিনি উত্তেজিত। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমাগত ছঁকা টানিতেছেন। শচীনবাবু সহাভে কহিলেন, বহুন মহেশবাবু--

মতেশবার ধূপ করিয়া বারান্দায় বসিয়া বলিলেন, মশার, ভাপনার বাড়ী কোন জেলায়—

---ষশের---

্ মতেশবাবু কণ্ঠরর সপ্তমে চড়াইরা বলিলেন—আচ্ছা, আপনারা সব মরতে এখানে এগেছেন কেন বলুন দেখি— আপনাদের সবাইকে বেটিয়ে বিদেয় করলে মনের ছঃখু যায়।

- --- কি হ'ল ?
- 'আবার কি হবে ?' মহেশবারু অতান্ত উত্তেজনার সঞ্চে 
  ধুম উদগীরণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন,
  'আপনারা বড় সহজ্ব পাত্র নন মশাই। কর্মজন আপ্রমপ্রার্থী
  আমাকে এসে ধরলে যে এখানে বাড়ী করবে, সব শিক্ষিত
  ভদ্রলোক, কিছু জারগা দিতে হবে। আমিও ভাবদুম সত্যিই
  ভারা বিপাকে পড়েছে, ভাই এক ভদ্রলোককে গাঁচ বিধা ক্ষমি
  দিলাম। সে নাকি ভার আপ্রীয়বক্ষনকে বভন করবে,
  ভাল। লাভ-লোভসান ভাবি নি, দয়া হ'ল দিলাম নইলে
  ক্ষমি দেওয়ার দায় কি। এক শ টাকা বিধে, আড়াই টাকা
  খাক্ষনা প্রতি বিধায়—
  - --ভারপর--
- সেই নচ্ছার পাজী কি করেছে শুনবেন, কাঠা পঞ্চাশ টাকা আর ধাজনা কাঠাপ্রতি আড়াই টাকায় তার দেশভারে-দের বিলি করেছে, প্রচুর মুনাফা নিয়ে বাড়ী আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমি দেখে নেব, কালই উকিলের কাছে যাচিছ, দেখি বেটার কত টাকা আছে—
  - —ভাতে কি হবে—জাম্বগাটা কোপায় ?
- ঐ ত তেঁতুলতলার পরের বাঁ হাতি ক্ষিটা—একটা ক্ষুলে কারগা। বিক্ষনগর কলোনি হচ্ছে—গুভোর নিকুচি করেছে—

শচীনবাৰু বিশিত হইয়া বলিলেন—আমিও ত ওরই পাশে কমি কিনেছি দশ কাঠা—চার শ টাকা সেলামী, ২৫ টাকা খাক্ষা—

-- ঠিক হরেছে, কেন নেরে না। আগনাদের টাক্লা চুষে

নেবে, দোষ কি ? বাছীভাড়া পঞ্চাশ টাকা নেবে—এই বাজারে আমিই ভালমান্থ্যি করে ঠকলাম।

শচীনবাবু একটু ভাবিরা বলিলেন, আপনার কথার একটা জিনিষ পরিফার হ'ল।

- --কি? কিহ'ল?
- —এক দল লোক ভগতে এমনি লাভ করে, করবার বুদ্ধি আছে বলে; আর এক দল লোক আছে ধারা আপনার মত ঠকে। ভালমাছ্যি করে এরা নিভের সর্বব খোরায়, আর তাদের ভালমান্থ্যির স্বযোগ নিয়ে অঞ্জেরা বড়লোক হয়।

মহেশবারু ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিলেন, ঠিক, ঠিক বলেছেন শচীনবারু। নইলে বাড়ী একজনে পঞ্চাশ টাকা বলে গেল, তাকে ভাড়া দিল্ম না কেন জানেন? কারণ আর একজনকে কথা দিয়েছি তিরিশ টাকা ভাড়ায় থাকতে দেব বলে।

— ঠিক তাই। আমিও আপনারই মত, এক শ টাকায় কমি কিনে হাকার টাকায় বিক্রি করিনি বলে পঞ্চাশ টাকার কমি পাঁচ শ' টাকায় কিনলাম—আমাদের মত বোকা যারা, তালের পক্ষে ঠকাটাই স্বাভাবিক—

মহেশবাবু আরও কিছুক্ণ নির্বাপিত হঁকা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—কিন্তু যাই বলুন আমি উকীলের পরামর্শ নিয়ে দেখব, ছ-চার নম্বর দেওয়ানী করে দেখবই—

- —জভারের প্রতিকার কোনকালে হয় নি, হবেও না ৷ ওর জ্বান্তে রখা টাকা ধরচ করে কি হবে ৷
  - —না হোক—দেখবই কি হয়— মহেশবাৰু উত্তেজিত ভাবেই চলিয়া গেলেন।

भात्र ध्रे-এक मान ठलिया शिल।

শচীনবাৰু কলিকাতায় চাকুরির সন্ধানে ঘোরাছুরি করিতে করিতে প্রায় নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্ধ কোন স্থবিধা এখনও হয় নাই। একজন হোমরা-চোমরা সেদিন একটা মাষ্ট্রারীর ক্য তাঁহার একখানা দরধান্ত বিশেষভাবে অস্থাদন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন—সেই চাকুরী অবস্তই হইবে এইরূপ বারণা তাঁহার ক্রিয়াছিল, তাই অভ্যন্ত আশাধিত হইয়া গোৎসাহেই তিনি আক্র কলিকাতা রএনা হইলেন।

আশ্রমপ্রার্থীদিপের সাহায্যার্থ প্রতিষ্ঠিত সরকারী আপিসে ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শচীনবারু উক্ত অফিসারের সহিত দেখা করিবার ক্ষা বসিয়াছিলেন। বেয়ারা কানাইল, তিনি লক খেতে গিয়াছেন কুইটার পরে সাক্ষাং হইবে—

অপেন্ধা করিতেই হইবে, তাই একটা বেন্দিতে বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ একজন বছরমভিত ব্যক্তি তাঁহাকে সংখাবন করিয়া কহিল, শচীনবাৰু নম্ভার।

শ্চীনবাৰু চাহিয়া দেখেন, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত মণিবার্। হইল না। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন—আমি উঠি, কাঞ্চ তিনি নমকার করিতে ভুলিয়া গেলেন।

- --কি চিনতে পারছেন না ?
- · —চিনতে পেরেছি, কিন্তু—
- অবাক হয়ে যাচ্ছেন এই ত, তা হোন্, স্কৃতি নেই— কিন্তু এখানে কেন? আহ্ন আমার ঘরে। কার সঙ্গে দেখা করবেন ?
  - ---ক্ষিশনার সাহেব না কে, এই ঘরে বসেন---
- অনেক দেরি আছে তাঁর আপিসে আসবার। এখনও আসেন নি---
  - —তিনি লাঞ্চ খেতে গেছেন—
- —ওটা আমরা বলে থাকি, কিন্তু আপিসেই আসি হটোয়--্যাক্ আহ্ন--

मधीनवावू मिनवावूत शिष्टन शिष्टन छलिएन। मिनवावू একজন বিশিষ্ট অফিসার, ধর আলাদা। তিনি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন-বন্ধন শচীনবাবু-বোধ হয় চাকরির জন্ত, না ?

- ---\$n 1
- --কিন্তু লাখো লাখো লোকের চাকরির ব্যবস্থা কোন সরকারই করতে পারে না। আর আমরা আপনাদের দরখান্ত পাঠালে তাতে কাজ হবে এমন কোন ভরসা তো দিতে পারছি না--কাজেই...
- ---ইাা, এত দরখাত দিলুম, একটা চাক্রি পঞাশ ষাট্ টাকার ছুটল না!
- কি করে জুটবে ৷ কোন সাহায্য পেয়েছেন সরকার (পকে---
  - ना, छन्छि, किम टाष्ट-
- —<u>इं। क्रिम इट्रब्ह रिविक ?</u> क्रिम इट्रब्हे बकुन अत्रकारतन লাখ লাখ টাকা খরচ হ'ল। সোকা কথা ত নয়। তবে যারা কংগ্রেসের কাজ করেছে, বরুন আমাদের মত যারা, তারা কিছু স্থোগ স্বিধা অবশ্র পেয়েছে।

শচীনবাবুর চকু বিক্ষারিত হইয়া উঠিতেছিল—লোকটা সজ্ঞানে কথা বলিভেছে ত ?

মণিবাবু হাসিয়া বলিলেন-কি বল হে বটু---

वर्षे भारमद हिविन इरेट माथा पृनिया विनन-जात्क

মণিবাৰু একটু থামিয়া শ্বিভহান্তে বলিলেন—আমরা আপনাদের রিলিকের ব্যবস্থা করতে পারি আর নাই পারি चक्कण: এই जब ছোটখাটো চাকরি পেয়ে নিবেরা যথেষ্ঠ রিলিক বোধ করছি।

निहीनवार्त मनी अमन विज्ञा हरेका छेठिकाहिल एव मणि-বাৰুত্ৰ সহিভ ভাহার আর বাদ-প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি আছে---

- —বস্থন—আমি নিম্নে যাবো আপনাকে তার কাছে— ·
- --- পাকৃ, আৰু জার দেখা করব না---

শচীনবাবু উঠিয়া আসিলেন। সাহায্যের কো<del>স আশা</del> তাঁহার মুরুকী অফিসারের খরের সামনে গিয়া দাঁভাইলেন। একটু পরেই একটি যুবক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল— পত্য।

- —সত্য ।
- -- हैं।-- अद, जार्शन वशाता
- —হাা, চাক্রীর চেষ্টায়।
- बाक, जापनि जांत धवात ज्ञानिक कार्यान ना । bन्न-আমার সঙ্গে—
  - --কোপায় গ
- -- ठलून ना, जरनक कथा आरह-- जरनक अश्वाप आरह। এখানে বুরে কিছু হবে না-চলুন।
  - <u>—Б</u>

ভালহোপী স্বোয়ারের একটা নিরালা জামগায় বসিমা সভ্য কহিল--বমুন স্তর--ভাল আছেন ? খোকা ?

শচীন বাবু বসিয়া বলিলেন-ইন, ভালট।

- --কোপায় আছেন গ
- --এই মাইল পনর দূরে-একটা ভাগা বাড়ী ভাঙা করে আছি। যা এনেছিলাম সব গেছে---

সভা প্রশ্ন করিল---চাক্রীর চেষ্টায়, বা সাহায্যের আশার এখানে আসেন ত ?

- —**হঁ**গ।
- --- আর আস্বেন না।
- ---কেন ?
- —মণিবাৰুকে দেখেও কি বুৰতে পারেন নি ? সাহায্য করার উদ্দেশ্য ওঁদের নেই—আপনি এটুকু বুরবেন আশা করেছিলাম।
  - --ভাভ বুঝি নি।
- —হাঁা, চাকরিও এরা দিতে পারে না। চাক্রির সন্ধানে वृक्षा (बाजाचूदि करत निःमध्य इत्य कि लांख ? याक् (मक्ष), আমাদের ওধানে চলুন আৰু---
- --- আমাদের মানে, তোমরা কে কে এখানে আছ

ज्ञ अकर् मिक्क ভाবে বলিল--আপনি कारनन ना,

অঞ্চলিকে আমি বিবে করেছি। সে মাষ্টারী করছে—বাস। হাওড়ার, আমি আপাড়তঃ কিছু করি না—বাবেন আজ? আমরা সভ্যিই ধুশী হব—

- আৰু ত হয় না সত্য । বাসায় খোকা একা, সন্ধায় পৌচতেই হবে আমাকে।
- —তবে থাক্, এক দিন সকাল সকাল যাবেন। সভ্য আগ্রহ সহকারে ঠিকানা ও যাইবার রাভা বলিরা দিল।

শচীনবাৰু বলিলেন, কিন্তু বড়ই বিপন্ন বোধ করছি আৰু। আর এক মাসের মাঝে চাকরি না পেলে গোকাকে আর আমাকে অনাহারে মরতে হবে—

সত্য হাসিরা বলিল, আপনার মত সরল বারা, তাদের . অবক্তমানী পরিণতি জনাহারে মৃত্যু—

- **—( ( 本** 中 ?
- —সরকারের উপর আপনার আছা আছে বলেই একথা বলতে হ'ল। এঁদের কাছে বেলী আর কি আশা করতে পারেন। অবচ এঁদেরই কথার আমরা জেলে গিরেছিলাম—আপনি গৃহহীন। কিন্তু আমরা আছু সব দিক দিয়ে বিশিত। ক্ষির দাম দশগুণ, ঘরের ভাড়া বিশগুণ, ধনিকরা বেশ হ'পরসা করে নিরেছে আমাদের সর্ক্ষান্ত করে, তারা কেঁপে উঠছে আমাদের শোষণ করে। নেতারা দেশসেবার ব্লখনকৈ সুদশুদ্ধ আদার করে ঘরে তুল ছেন, কিন্তু আছু আমাদের আনু পরিচয় নেই, আমরা অত্যন্ত করুণার পার, ভিষারী।

বলিতে বলিতে সত্য উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল।

শচীনবাৰু বাৰা দিয়া বলিলেন, কিন্তু কয়েকজনের অনাচারের

ক্ষ এতবড় একটা মহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি এমনি দোষারোপ
করতে পার না ভূমি—এ তোমার অভিমান।

— অভিমান নয় ভর। আমি সাহায়্য পাই নি, চাকরি পাই নি, টাকা পাই নি বলে আমার অভিমান নয়। বেদিন আপনার পদধ্লি নিয়ে প্লিসের লাঠির সামনে মাধা পেতে দিয়েছিলাম সেদিন চেয়েছিলাম দেশের মুক্তি, তার বিনিময়ে বশ ব্যাতি অর্থ কিছুই আমার কাম্য ছিল না। আকও নিজের জন্যে কিছু চাই না, কিছু ছর্জানের শোষণদারা কাউকে আত্ম-শ্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া কাপুরুষতা। আমরা জীবনপণে তার শ্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া কাপুরুষতা। আমরা জীবনপণে তার শ্রতিরাধ করব—পুঁজিবাদীর স্পর্কা সীকার করব না, তার অহ্যবিকাকে ধ্লিসাং করব—বেষন করে একদিন বলেছিলাম ভারতকে বাধীন করব…

—ভোষার কথা ভলে আৰু সম্পেহ হর বে…। তাঁহার মুখের কথা কাভিয়া লইরা সত্য বলিল, আমি সাম্যবাদী। বে দামই আয়াকে দিন, কিন্তু আমি কালি আম্বরা এসেছি মরতে। তবে আপনি মরবেন আনাহারে, আমরা মরব গুলির আঘাতে, এই তফাং ৷

- -ভার মানে ?
- —এই পৃথিবীতে একদল লোক ক্ষার আমাদের মত 
  যারা নিংশেবে নিকেদের কীবন আছতি দিরে যার। তাদের 
  রক্তের উপরে গড়ে ওঠে নৃতন সম্পদ, নৃতন সমাজ, 
  নৃতন রাষ্ট্র—তারা তার ফলভোগ করে না। তারা আম্মবলি 
  দিতেই ক্যার, কিন্তু তাদেরই শোণিতে পৃথিবীর মানি দ্র 
  হয়, আর যারা স্বিবাবাদী তারা সেই স্যোগে নিকেদের 
  আবের গুছিরে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ক্গতের এই নির্ম—
  - --- জগতের এই নিরম ?
- —ইাা, যে সমন্ত সৈনিকের রক্তপাতের ফলে নেপোলিরনের বিজয়ন্তম্ভ গড়ে উঠেছিল তারা কি পেরেছে জগতে ?
  বিশুর মানবপ্রেমের পুরস্কার জুশবিদ্ধ হরে মৃত্যু। এমনি
  জারো কত দৃষ্টান্ত দেওরা যেতে পারে। তাই বলছি ক্ষমতার
  মোহে যারা আৰু মন্তপ্রায় তাদের কাছে জাপনি কি জাশা
  করেন ?

শচীনবাবু চিন্তাধিতভাবে বলিলেন, কিন্তু এত লোককে সরকার কি করে সাহায্য করতে পারেন ?

- —কেন? মুদ্ধ হলে লক্ষ লক্ষ্য লোককে সৈণ্ডবাহিনীতে ভিন্তি করা হয় না? সে যাক্, যারা আমাদের মাধার একদিন লাঠি মেরেছে তারাই আক বাবীন দেশের পুলিসরূপে শান্তি রক্ষা করছে। পঞ্চাশ টাকার কণ্ড আত্মহত্যাকে বুন ও খুনকে আত্মহত্যা প্রতিপন্ন করছে, যে হাকিমেরা বিটিশের গোলামী করবার সমর বিচারের নামে চূড়ান্ত অবিচার করেছেন তারাই আত্মও হাকিমরূপে বিরাক্ষ করছেন; সেই আদালতে সেই কেরাণীকূলই রয়েছে। সেই কালোবালার সমানে চলেছে—তারা আত্মহুল, কাল চিনি লোপাট করে কেপে উঠছে—সঙ্গে কেপে উঠছেন কর্তারা। এ অবস্থার পুনরার বিশ্লব অনিবার্থ্য—আপনি এদের কাছে কিছু আশা করবেন না স্তর। যদি বাঁচতে চান তা হলে আত্মহুমতারই বাঁচতে হবে—সাহায্যপ্রার্থী হলে অনাহারেই মরতে হবে।
  - --- ভাবার বিপ্লব ?
- —হাঁা, যদি এঁরা জনগণকে ভালবাসতে না পারেন, নিজেদের বার্ব ও স্থাকেই একাস্কভাবে আঁকড়ে ধরে থাজেন তবে গণশক্তির বৈপ্লবিক অনুস্থান স্থানিন্তিত।

অত্যন্ত উত্তেজিত তাবে কথাগুলি বলিয়াই সূত্য বেদ ইাপাইয়া উঠিল। সে ক্রত নিধাস লইতে লাগিল। মানসিক উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে পুনরায় বলিতে লাগিল—ক্রেল তারতে অনাবাদী ক্রমির তো অভাব নেই। বিকেশ থেকে ্র্ বাভ না এনে রেকুজিনের দিয়ে সেই পতিত ক্রমি আবাদংক্রান ৰাৰ না ? তা হলে খাছ-সমস্তার সমাধান হতে কত দিন লাগে ? কিছ সে সদিছো কোথার ? আমরা তাদের চোধে ভিধারী মাত্র।

শচীনবাৰু কহিলেন, শিশুবাই কভ দিকে সামলাবে ? আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—

সভ্য অবিক্তর উত্তেজিতভাবে কহিল, শিশুরাই বলেই ত অন্তর্শিপ্পবকে ভর করা দরকাব, এমন ভাবে দেশকে গড়ে ভোলা দরকার যাতে বিপ্লবের স্থোগ না থাকে, লোকের মনে অসন্তোষ না কাগে। কিন্তু নিকেদের উদরপ্তি করতে গিরে এরা আর পুক্বাদীরা এমন অসন্তোষের বহি আলিয়েছে যে মাল্য অভিঠ এবং অধীর হরে উঠেছে।

শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, সে যাক্, আন্ধকাল কি কবছ ?

—যা বললাম ওই কবছি স্থব। আমাদেব অভিযান এই সব দেশদ্যোহীর বিক্ত্বে—ভাদের এই চোবাকারবাবলন্ধ টাকা, ঘূষের টাকা ভোগ কবতে দেব না। নিকেদের জীবন দিয়েও এই অনাচার প্রভিরোধেব চেষ্টা করব।

- --বিপ্লব কববে গ
- —হাঁা, আপনার অকানা নেই—দিদিমণির কাছে যা ছিল তা এখনও আছে আরও সংগ্রহ করেছি। আমরা বিপ্লব করব, সুখে স্বছেনে বাঁচতে আসি নি সংসাবে। তাই মবব কিন্তু অন্তারের কাছে, অবিচারের কাছে মাথা নীচু কবব না। আপনার মন্ত বিনা প্রতিবাদে অনাহারে মরতে পারব না আমরা। কীবন তৃচ্ছ, তা আছতি দেব আমবা, আমি একা নয়—বহু কন
  - **—कि** 8—
- —কিন্ত নেই ভার। আপনাব জীর রক্তে যে দেশের মাটি রঞ্জিত হরেছে, সে দেশ আপনাকে কি দিয়েছে? আপনি মরবেন জনাহাবে, খোকা ভিগারীর মত অসহায় হবে পৃথিবীতে—

শচীনবাৰু চৰ্কাইয়া উঠিলেন—খোকা অসহায় হবে পৃথিবীতে!

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে সতা উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ আপনার তালুতে বৃষ্টির আঘাত করিয়া কহিল—প্রতিশোধ নেব, অত্যন্ত নির্দান প্রতিশোধ নেব ওই মণিবাবুদের উপর, মাধা নীচু করব না। সেইজভেই অঞ্চলিকে যাবেন, আমানদের ওধানে, দেধবেন কত ব্যাপক আমাদের আরোজন—

সভ্য উন্নাদের মত ক্রতগদে চলিরা গেল, একবারও শিবন পানে চাহিল না। সশব্দে গেটের বরকাটা ঠেলিরা বিরা চলিরা নেল। শতীববার, নুনিশার, জারার শ্রমার বরকাল বিবেদ চাবিরা রবিকেন এই সেই সভ্য । শাক্ষারির সমর্থের শিক্ষাত্ম সংগ্রহণ বিবেদ ভাতর সংগ্রহণকার সভ্য । এ কি বইনা উঠিবারে—ও বেন উন্নত প্রকারকটকা নুকের ভিতর চাপিরা রাধিরা ইণাইতেরে।

শাচীনবাবু বীরে বীরে উঠিয়া ট্রামের পরসা বাঁচাইবার আছ হাঁটিয়াই হাওড়া রওনা হইলেন। সত্যব এতগুলি উত্তেজনাপূর্ণ কথার কোনটিই তাহার হৃদয়কে দোলা দের নাই কিন্তু একটা কথা তাহার অন্তবের পুঞ্জীভূত বেদনাকে যেন উন্থাপিত করিয়া দিয়াছে। তাব মৃত্যুব পরে গোকা হইবে ভিপারীর মৃত্ অসহায়। সত্যই ত আজু যদি আক্ষিক ভাবে ভাহার মৃত্যুই হয় তবে মীবার এত আদ্বের গোকা কোধায় দাঁছাইবে! কোধায় যাইবে, তাহার অবর্তমানে গোকার কি গতি হইবে — ভাহাব চোধ ছইটি বাব বার জলে ভরিয়া উঠিতেছিল—

অন্তমনপ্রভাবে সেকথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে-ছিলেন—একথানা মোটর প্রায় তাঁহাব গা বেঁসিয়া যাইতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। এমনি করিয়া অকমাং যদি মোটব চাপা পড়েন।

শচীনবাবু আর ভাবিতে পাবেন না---

এক ৰূন বাস্তত্যাই ভিকাৰী টেনে ভিকা করিতেছিল। শচীনবাৰুব মনে হইল তিনিও যেন ভিধারী হইরা পভিরাছেন, ধোকা অনাহাবে বহিয়াছে।

সত্যর কথা কয়ট ক্রমাগত তাঁহার মনে আনাগোনা করিতেছিল, তহুপবি যে মোটবটি তাঁর গা বেঁসিয়া চলিয়া গেল সেট যেন ভাবী অভ্ত ঘটনার আভাস দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাব অভবেব বেদনার ভার গুরুতর হইরা উঠিতেছিল। কোনমতেই তিনি তাহাকে চাপিয়া আত্মছ হইতে পাবিতেছিলেন না—বার বাব চোধ ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল

সহসা ওাহার মনে হটল, বাচিষা থাকিতে হইবে, সং মসং যে কোন উপারে হোক্ পৃথিবাতে বাঁচিয়া থাকিতে হটবে। থোকাকে এমনি অফ্লার পৃথিবীতে একাকী কেলিয়া কোনমতেই অকালে মরা যায় না।

ভাবিতে ভাবিতে তিনি উত্তেজিত হইরা উঠিলেন, বাঁচিতেই হইবে। সভ্যদের বৈপ্লবিক কার্য্যের সহারক হইরাও বাঁচিতে হইবে। তিনি কোনমতেই মরিতে পারেন না। অগ্রায়ের কাছে মাধা নভ না করিয়া তাঁহাকে বাঁচিতেই হইবে।

শচীনবার নিংশকে বসিরা ভাবিতে লাগিলেন—এক দিকে

রহেশবার্র সেই প্রকা ও ছানীর বাব্রা অসহার দরিজদের
শোষণ করিরা নিজেদের উদর ফীত করিতে কুঠাবোর

করিতেহে, না, অদ্য দিকে সভ্য উবাবের মত মুটরাহে কাহার

আহাবে কে খানে। ভাহার মত পঞ্চমবারীয়া আহর্ণের

আহবে বিজেদের শোহাইয়া তব করিতেহে, আর অনুবারা
লেই তব অদে সাধিরা উৎসব করিতেহে বার্ডব পৃথিবীর

অনুধার আদিবার। এই পৃথিবী। ইহাই পৃথিবীর চির্ভব

শচীনবার্ দীর্ঘাস মুক্ত করিয়া বাহিরের ঘনীভূত অন্ধ-কারের পানে চাহিয়া রহিলেন।

#### আরও একমাস পরের কথা---

তিনি চাক্রির হুনা করেকখানি দরখান্ত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটতে ফল হইল। বর্তমানে নিকটেই একট স্থলে তিনি একট মাষ্টারী পাইয়াছেন, বেতন ৫০,টাকা, একট টিউসনিও ছুটয়াছে স্থলের পরে পড়াইয়া আসেন, তাহাতে রোহ্মগার হয় ১৫, টাকা। বাড়ীভাড়া দিলে বাকী চল্লিক টাকার ছই হুনের কোনমতে চলিতে পারে।

লক্ষেক মাপে হাতের জ্মানো টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, কয়েকটি মাত্র টাকা ছিল তাই দিয়া টায়টোর মাসের কয়েকটি দিন কাটাইতে হইবে, তারপরই মাহিনা পাইবেন। দিন একরূপ চলিয়া যাইবে। টেউশনি ছই একটা পাইলে ভালই চলিবে।

তাঁহাকে যাইতে হয় গাড়ীতে, মাপিক টিকিট আছে কিন্তু এদিক ওদিক ছুই মাইল হাঁটিতে হয়, তাহাতে ক্লান্তি আসে। সকালে তাড়াতাড়ি রাঁধিয়া খাইয়া ৯টায় গাড়ী ধরেন, বৈকালে ৭টায় ফেরেন। খোকা আপনমনে খেলা করিয়া বেড়ায়; একটু পড়ান্ডনাও করে।

বর্ষাকাল। বেশী র্ষ্টি হটলে কটেলধরা ছাদ দিয়া জল পড়ে, সারারাত্রি বিছানা এদিক ওদিক টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়। গতরাত্রি তাই শচীনবাবুর ঘুম হয় নাই, ধরের মাঝে ছাতা মাধায় দিয়া বসিয়াছিলেন।

সকালে যংগামানা কিছু বঁঁাধিয়া ও বৈকালের রুটি তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া তিনি নয়টায় গাড়ী ধরিয়াছেন। মাঝে মাঝে রষ্টি, আর ভাপসা গরমে শরীরে একটা অথতি বোধ করিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, বৈকালে যাহা তিনি খান তাহাতে অত্যধিক খরচ হুইতেছে, এত পরসা খবচ করিলে চলিবে না।

বৈকালে চায়ের দোকানে যাইবার পথে দেখিলেন বেগুনি ফুল্রীর দোকান, বেশ সন্তার পেট ভরে, তিনি চার পরসার বেগুনি খাইরা ও চা পান করিয়া পড়াইতে গেলেন।

কিরিবার মুবে পেটে অসহ বেদনা অমুভব করিতে লাগিলেন। প্রেশনে নামিয়া আযাচের অপ্রান্ত বর্ধণে ভিজিয়া কোনমতে বাসায় পৌছিলেন, কিন্ত এত হর্মল বোধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

বৰ্ষণে ধর ভিজিয়া গিয়াছে, বিছানা পাতিবার স্থান নাই। ধোকা ছাতা মাধায় দিয়া লগ্ঠন জালাইয়া একাকী বিসিয়া জাছে নির্ভীক ভাবে। আজু কোন জাল্পীয় আর আসেন নাই খোঁজ করিতে, এমনি বর্ষণে বাহির হওয়া যায় না।

শচীনবাৰু বলিলেন, খোকা, বচ্চ পেটে অহখ করেছে,

তুই ফট ছ্থাদা থেরে ভরে পড়, আমি রাত্তে আর

ষরের যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত শুক্ত সেই স্থানটায় সংক্ষিপ্ত বিছানা পাতিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন, বোকা শুড় রুটি খাইয়া একপাশে মুমাইয়া পড়িল।

বাহিরে গাচ অন্ধকার, খন বর্ষণের শব্দ ভাসিরা আসিতেছে,
মাঝে মাঝে বাতাসের গর্জন—সমন্ত গ্রাম নিবৃষ, যেন
অন্ধকার-সমুদ্রের তলদেশে ঘুমাইরা আছে। কিছুক্দণ বাদে
শচীনবাবু শরীরে একটা অসম্ভব জালা অস্ভব করিতে
লাগিলেন, সারা দেহের ভিতরে বাহিরে কে যেন সঙ্কাবাটা
লাগাইয়া দিয়াছে। হাতে পারে খিল ধরিরা যাইতেছে,
সর্বাকে অপরিসীয় অব্যক্ত যন্ত্রণা।

শচীনবাবু সম্ভবত: অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, জাগিয়া অহুভব করিলেন ছাদ হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। জলের ছাটে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। তিনি একটু সরিয়া শুইতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না, হাত-পা অবশ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাং তাঁহার মনে হইল, তিনি কি মরিতে বসিয়াছেন! সঙ্গে সজ্জ অক্ষধারায় গণ্ড ভাসিয়া গেল, খোকা, অসহায় নিঃসম্বল— ও জগতে কেমন করিয়া বাঁচিবে গ ওর যে আর কেহ নাই।

থোকাকে ডাকিতে চেপ্তা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠ রণ রুক্ত কাকবার শক্তি নাই। পরক্ষণে ভাবিলেন—থাক্, ঘুমাইয়া থাক্, খদি তিনি মরিয়াই যান তবে নিশীপ রাজের এই অনকারে মাতৃহীন শিশু ভয়ে ভাবনায় অসাড় হইয়া ঘাইবে, কেমন করিয়া য়ভ পিতাকে লইয়া ও রাজি কাটাইবে। এই ছর্বোগে কোপায় যাইবে !

—হায় ! হায় ! এই কি তাঁহার জীবনের শেষ, এমনি করিয়া তাঁহার আদরের ধোকাকে তিনি পথের ভিধারী করিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—ভগবান কয়েকটি বংসর আমার পরমায়ু ভিকাদাও—আমার নিজের জ্ঞানর,—ধোকার জ্ঞা, মীরার জ্ঞা, যে মীরা ভারতের বাধীনভার জ্ঞা মরিরাছে—

বুকের উপর টপ টপ করিয়। বল পড়িতেছে, হিমনীতল দেহকে নাড়িবার ক্ষমতা নাই তাঁহার। প্রাণপণ শক্তিতে তিনি ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, ধোকা! কিন্তু কণ্ঠবর চির দিনের মত ভন্ধ হইয়া গিয়াছে, দেহ চিরতরে নিচ্চিয়, নির্ফাব, অসাড়।

#### ভোরবেলা বাদলের মাতন থামিয়াছে---

পূবের আকাশ পরিকার, খোলা জানালা দিয়া আলো আসিয়াছে, ঘরের মাঝে স্পষ্ট দেখা যায়। পাৰীয়া ভিজা ডানা বাছিয়া ডাকিভেছে। খোকা জাগিয়াছে—কিছ বিছানা ভিকা, সে উঠিয়া দাঁভাইল। আপনমনেই কহিল, সব ভিকে গেছে—

**जिल, वावा!** वावा!

পিতা উত্তর দিলেন না। সে উঁবু হইয়া বসিয়া ডাকিল, বাবা !

পিতা নিরুত্তর।

বাবা কেমন করিয়া তাকাইয়া আছে, দেখিলে ভয় হয়, চোপছেইট যেন যাতনায় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। চোধের কোশে গালের উপরে অঞ্চর দাগ শুকাইয়া রহিয়াছে।

'থাকা কহিল, বাবা কাঁদছ কেন ? বাবা !

কোন উত্তর নাই। খোকা তাঁহার গারে একটা ধাকা দিল, দেহ হিমশীতল, বাবা কথা বলে না, কেমন করিয়া যেন তাকাইয়া আছে।

ভয়ে ছঃখে খোকা কাঁদিয়া ফেলিল।…

চোৰ মুছিষা দেখে বাহিরে সুম্পষ্ট দিনের আলোক !
একটি অন্ধানা ডয় ও হুজের অস্বতিতে সে বাহিরে আসিল,
বৃষ্টীবৌত আলোকিত রান্তা, সে তাহাই বাহিয়া চলিতে আরম্ভ
করিল—তার পর বড় রান্তা। বড় রান্তায় কত গাড়ী
চলিয়াছে। সে চারি পাশের ঘরবাড়ী, গাড়ী, যানবাহন
দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল। সুন্দর, রঙীন গাড়ী, দোতলা তিন তলা বাড়ী, বড় বড় গাছ, রাশি রাশি তার কত দ্রে
গিয়াছে:—কত দুর…

আপন বেয়ালে চলিতে চলিতে সে আসিল একটা স্থানে— বিরাট ধর, বহু লোকজন। রেলের গাড়ী হস্ হস্ করিয়া আসিয়া চলিয়া গেল। কত বড় গাড়ী, কত বেগে যাইতেছে, মাটি কাঁপিয়া উঠিতেছে এভ তার শক্তি।

(थाका এकथाना विकिष्ठ विभिन्न (परिषठ मार्शिम ।…

একখানা গাড়ী আসিল, সকলে ছুটাছুট করিয়া গাড়ীতে উঠিতেছে। মন্ধার ব্যাপার, অঞাত লোকজনের সঙ্গে পেও গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গাড়ী গড় গড় করিয়া চলিবে—কি আনন্দ, কি মন্ধা।

গাড়ী চলিরাছে—বন, মাঠ, থাম, শহর অতিক্রম করিয়া। ধোকা কানালায় বসিয়া মুগ্ধ বিশ্বরে চাহিয়া চাহিয়া দেখে,— গাছ ছুটীরাছে, মাঠ ছুটীরাছে গাড়ীর সঙ্গে পালা দিয়া…

কিন্ত কুৰা পাইয়াছে বেকায়, কাল রাত্রিতে ছুইখানি মাত্র ফুট থাইয়াছে সে। এখন বেলা হুইয়াছে। কে এক জন ইাকিতেছে, চানাচুর,—গরম গরম—

খোকা বৃদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিন্না রহিল। লোকে এক-এক আনা দিন্না কিনিয়া তাহারই সামনে বসিয়া খাইতে লাগিল। পাশের লোকটি বসিয়া চোধ ব্ৰিয়া চিবাইতেছে, গাঁতে গাঁতে কট্মট শব্দ হইতেছে।

খোকা কহিল, আমায় চারটা পয়সা দেবেন—ঐ খাবো— বোকার ভাষার দেশক টান ছিল। একজন যাত্রী বলিল, না, এই রিফুজিগুলোর ক্ষতে আর চলা যায় না। পথে-বাটে সব কায়গায় ভিক্তে—

খোকা সবিশ্বরে তাকাইয়া রহিল। লোকটা কি বলিল, সে ব্রিতে পারে নাই। অন্য ব্যক্তি কহিল—ওঁরা এসেছেন দয়া করে—এবন মাথায় করে রাখো। গাড়ীতে চলবার য়োনেই, পথে চলার য়োনেই...তিনি আরো কি বলিতে য়াইতেছিলেন, কিন্তু অন্য এক ভর্টালোক বাধা দিলেন। তিনি একটি চানাচ্রের প্যাকেট কিনিয়া খোকার হাতে দিলেন, খোকা তাহা চিবাইতে চিবাইতে জানালার বাহিরে তাকাইয়া য়াবমান গাছপালা দেপিতে লাগিল, কৌতুকভরে—পরম বিশ্বরে—

ওদিকে রেঞ্জি সমস্তা লইয়া ছুই ভদ্রলোকের মধ্যে বচসা সুরু হটমাছে।

খোকার এসবে আগ্রহ ছিল না—সে কিছু বুবিতেও পারে
না : সে জ্বানালার কাছে খন হইয়া বসিল—সমূবে উদার
মাঠ, উন্মুক্ত প্রান্তর— বাবমান রক্ষপ্রেণা !

পৃথিবী ছরিতেছে আপন অক্ষের উপর—অবিরাম, অশ্রাস্ত গতিতে।

গতির সধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে যুক্ত হুইতেছে স্থ-ছ:খ, উবান-পতন, ভাঙ্গা-গড়ার অনস্ত কাহিনী। মাস্থ্যের বুকের রক্তে সিক্ত হুইতেছে পৃথিবীর উধর যুতিকা, মান্ত্য বিশ্ব অজ্ঞন করিতেছে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। যারা পতঙ্গর্থা তারা ছুটয়া চলিয়াছে আদর্শের ভাষর বহিলিখার পানে—তাহারা নিকের! পুড়য়া, পোড়াইয়া পৃথিবীকে দিতেছে আবর্তনের শক্তি। পৃথিবী ঘ্রিতেছে, তাহাদের বুকের রক্তে উর্বের হুইতেছে ধ্পর যুতিকা, জামল হুইতেছে পাঞ্র মাঠ। ভ্রমীভূত পতঙ্গন্ত পের উপর যুগে যুগে উঠিয়াছে মণিবাবুদের মর্মর প্রাসাদ। এমনি করিয়া গিয়াছে মীয়া, শচীনবাবু। সত্য ছুটয়াছে সম্থ্রের পানে পৃথিবীর উর্বেরতা রুদ্ধি করিতে… ভবিত্তংকে স্কার করিতে…ভবিত্তংকে স্কার করিতে…ভবিত্তংক আদর্শকে করুর্ভ করিতে।

পৃথিবী ছুটিয়াছে---

ভানি না এই অসুদার নিঠ ত্র বার্থান পৃথিবীর বৃকে ৰোকা আৰুও বাঁচিয়া আছে কি-না।

সমাপ্ত

# বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোণায় !

অধ্যাপক জ্ঞীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি

करत्रक मात्र शृदर्श ভाরতবর্ষে বিখশান্তি সম্মেলনের করেকট चित्रचन हरेश राज। रेटात शुर्व्य ७ शरत गर्यानरमत প্রতিনিধিদিগকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সম্বর্জনা জ্ঞাপন করা হয়। সন্মেলনে পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় ৭০ খন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ সন্মান ও সমাদরলাভ করিয়াছেন। কিন্তু 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটট অব কালচার'এর কলিকাতাম্ব ভবনে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্বর্জনা সভায় কয়েক জন খ্যাত-নামা পণ্ডিতের বক্ততা ভনিয়াও শ্রোতমঙলীর উপর ভাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, এরূপ সম্মেলনের সার্থকতা সধ্বদ্ধে অনেকের মনে খোরতর সন্দেহ আছে। বাহার! এ বিষয়ে সন্দিহান তাহাদের মতে ইতিহাসের দিক হইতে আলোচনা করিলে অথবা মানুষের ৰভাৰ ও প্ৰকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে হয় যে, অদুর বা সুদূর ভবিশ্বতে পৃথিবীতে মুদ্ধবিরতি ও বিশ্বশান্তি যে আসিতে পারে এরপ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। আবার কেহ কেহ মনে করেন ষে শান্তি অপেকা যুদ্ধের উপকারিতা কম নহে। যুদ্ধে অনেক লোকক্ষয় ও ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু ভাহার কলে মানবসমান্তের অনেক মহলও হয়। বিগত মহাযুদ্ধ সমুদ্রমন্থনের ভার অনেক বিযোদগার করিলেও ভারত ও অক্তান্ত দেশের মুক্তিরূপ অমৃতফলও প্রসব করি-য়াছে। অতএব বলিতে হয় যে, বিশ্বশান্তি সম্ভবও নহে আর বাছনীয়ও নহে। যদি তাহাই হয় তবে এই বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায় ?

দার্শনিক দৃষ্টিতে এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে এবং তাহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিশ্বজ্ঞাতে কি সম্ভব ও কি অসম্ভব তাহা বোধ করি কোন সাধারণ মাতৃষ বলিতে পারে না। অনেক জিনিষ এককালে অসম্ভব ও অভাবনীর বলিরা মাতৃষের মনে হইত। কিন্তু এখন এরপ অনেক কিছু শুবু সম্ভব হয় নাই, একেবারে কার্যকরী দৈনন্দিন যাবছার পরিণত হইরাছে। অর্জনতালী পূর্বে কে ভাবিত বে মাতৃষ আকালে উঠিতে ও বিচরণ করিতে পারিবে ? কিন্তু আব কে না আনে যে কিছু অর্বায় করিলেই আকালে ত্রমণ করিতে পারা বায় ? সেইরূপ আৰু ইতিহাস বা মন্থ্য প্রস্থৃতি দেখিলে বিশ্বলান্তি সম্ভব বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে কোনকালে সম্ভব নর সেকথা বলা যাইতে পারে না। কেন্দু ও কালের আদি নাই, অন্ত নাই, শেষ নাই। যাহা একেলে হর না ভাহা অভ দেশে হইতে পারে; যাহা একালে

হয় না তাহা অম্বকালে হইতে পারে। হিন্দু ধর্মণাঞে যাঁহারা বিশাস করেন তাঁহারা বলিবেন যে ছলদেহ বিনষ্ট হইলে অনেক জীবাত্মা ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে এবং সেধানে কোন इन्ह, কলহ বা অশান্তি ভোগ করে না। লোকান্তরিত জীবান্ধারা যে আমাদের মত মুম্ববিগ্রহে লিপ্ত পাকে তাহা একটু কটুকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। অতএব বিঃশান্তি যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলা বার না। অবশ্র একণা সত্য যে মাহুষের এখনকার প্রকৃতি দেবিলে বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া একেবারে অসঙ্গত নর। কিন্তু এবিষয়ে ছুইটি কথা বলা যাইতে পারে। মনুযা-প্রকৃতিতে ছুইটি ভাব আছে। উহাদের মধ্যে একটি পাশ্বিক, অপরটি প্রভান্তক ও বিচারবৃদ্ধিগত। একট মামুষকে পশুত্বের নিমুগুরে টানিতেছে. অপরটি দেবত্বের উচ্চন্তরে আকৃষ্ট করিতেছে। এই ছইটকেই মাহুষের মধ্যে স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা ভাল মাহুষ মন্দ मास्य, भाषी ও भूगाचा लाक अञ्चि अविने राजशातिक শ্রেণীভেদ নিরর্থক হইষা পছিবে। যত দিন মাহুষের মধ্যে পাশবিকভা (animality) থাকিবে তত দিন পশুদের মত মামুষ হিংসা, ৰেষ ও ৰন্ধে লিপ্ত থাকিবেই।

কিন্তু মান্থবের আর একটা দিক আছে। ইহা তাহার প্রভা বা বিচারবৃদ্ধি (rationality)। ইহা যে মানবেতর প্রাণীর মধ্যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না, কারণ পশুরাও তাহাদের ভালমন্দ, ইপ্তানিপ্ত, কতকটা বুবে বলিয়াই মনে হয়। মাত্র্য ভাহার বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ছ:খনিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির চেষ্টা করে। কোন মাত্র্যই ছ:ব চাহে না। সকলেই ত্বৰ ও শান্তি কামনা করে। যদি মানুষের পশুৰভাৰ অপেকা এই বিচারবৃদ্ধি ও প্রজ্ঞারভাব প্রবল হয়, তবে মাকুষ দেবছের ন্তরে উঠিতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, মাহুষের কোন্ দিকটা প্রবল আর কোন দিকটা হর্বল। যদি মাহুষের পশুপ্রকৃতিই প্রবল হয়, তবে বিশ্বশান্তি যে অদূর বা স্বদূর ভবিয়তে অসম্ভব তাহা বলা নিপ্ররোজন। আর যদি ভাহার বিচারবৃদ্ধি ও প্রজার **मिक्टी ध्रवल इह वा ध्रवल इहेवाह मञ्चावना बादक छट्ट** বিশ্বশান্তিও সম্ভব হুইবে। আর এক কথা এই যে, ক্রমবিকাশের (evolution) নিয়ম অনুসারে মাত্র্য ক্রমোন্নতির দিকে চলিরাছে, তাহার বুদ্ধিবৃদ্ধি তীক্ষতা ও প্রসারতালাভ করিরা তাহাকে জান ও বিজ্ঞানে উন্নত করিয়াছে এবং সভ্যভা ও সংস্কৃতির উচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিরাছে। খবস্ত একখা সভ্য যে ক্রমবিকাশের কলে মাহুষের জ্ঞানবৃদ্ধির বভটা উন্নতি হইরাহে ভাহার নৈতিক চরিত্র বা আধ্যাত্মিক ভাবের সে পরিষাণ কুরণ হয় নাই। বোধ হয় এইক্টই আকু নীসুষ বিজ্ঞানীক জ্ঞানের অপপ্ররোগ করিয়া শান্তির পরিবর্তে পৃথিবীতে অপান্তির স্ট করিতেছে। কিন্তু বর্তমান ইতিহাসের এরপ ঘটনাবলী দেখিরা আমাদের ভবিশ্বৎ সম্বন্ধ হতাশ হইবার কারণ নাই। যেমন কোন বালকের হাতে একটা জ্ঞা দিলে সে প্রথমে তাহার অনাবক্সক ব্যবহার বা অমূচিত প্ররোগ করে এবং তাহার জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে তাহাতে নির্বত্ত হইরা অপ্রটির সন্থ্যহার করিয়া থাকে, সেইরূপ সম্ভাতার বর্তমান ভরে বিজ্ঞানের অপপ্ররোগ হইলেও উহার উচ্চতর ভবে যে উন্নত-চরিত্র ও বিজ্ঞ-মন্থ্যক্লের আবির্ভাব হইবে তাহাতে বিজ্ঞানকে মানবন্ধাতির কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হইতে পারে। অতএব বর্তমানকালের বিভীষিকা দেখিয়া চিরকালের অত্য বিখশান্তির আশা-ভরসা ত্যাগ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ বর্তমান মুগ অনন্তকালের এক ক্ষণ মাত্র।

এখন বিশ্বশান্তি যে সম্ভব তাহা স্বীকার করিলেও কোন বিশ্বশান্তি সম্মেলন দারা এই সম্ভাবনাকে বাত্তব রূপ দিতে পারা যায় কিনা তাহা বিবেচ্য। কারণ তাহার উপরই এরপ সম্মেলনের সার্থকতা স্থুলতঃ নির্ভর করে। এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সাফল্য চতুর্বিধ অবহা বা সর্ভসাপেক।

প্রথমতঃ, এই বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বিশের বিভিন্ন দেশ হইতে বাহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদের মধ্যে পুণিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিবর্গের প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। অবশ্য হর্বল বা পরাধীন দেশগুলির প্রতিনিধি থাকিবেন না একথা বলিতেছি না। পৃথিবীতে মুদ্ধের বিরতি ঘটাইয়া শান্তি স্থাপন করি-বার দারিত্ব প্রধানত: শক্তিমান ভাতিগুলিরই। যাহারা ছৰ্বল বা অশব্দ তাহারা ত এমনিই শান্তি কামনা করে। কিছ পৃথিবীতে শান্তি থাকিবে, না মুগ্ধবিগ্ৰহ চলিবে তাহা णाहारमञ हेम्हा वा कथात्र छेशत निर्धत करत ना । यादारमत ৰুদ্ধ করিবার শক্তি আছে, তাহাদেরই ৰুদ্ধ বিরতির ও শান্তি-স্থাপনের ইচ্ছা বা প্রচেষ্ঠার অর্থ হইতে পারে। যেমন শক্তিমান ও শান্তিদানে সক্ষম ব্যক্তির মুখেই ক্ষমা ও **অহিংসার কথা সাজে, কিন্ত হীনবল ও কাপুরুষের পক্ষে** উহা ছাভাম্পদ হয়, সেইরূপ বিখের শক্তিমান ভাতিগুলির পক্ষেই শান্তির কথা বা প্রচেষ্ঠা সার্থক হুইতে পারে। এইক্যুই বলিভেছি বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সকল শক্তিমান ভাতির প্ৰতিনিধি থাকা ভাবস্থক।

ষিতীয়তঃ, বিষণান্তি সন্মেলনে বাহারা যোগদান করিবেন ভাঁহাদিগকে ভাঁহাদের দেশের ক্ষমাবারণের ও শাসকশ্রেণীর বধার্থ প্রতিনিধি বলিরা গণ্য করা যার কিনা তাহা দেখিতে ইইবে। কারণ এসব ব্যক্তির শান্তিপ্রচেষ্টার যদি ভাঁহাদের দেশের লোকের ও সরকারের সহায়ুভূতি ও সমর্থন না থাকে তবে তাঁহাদের সব চেটাই ব্যর্গ হইরা কথার পর্যবসিত হইবে। অবশ্র তাঁহারা তাঁহাদের দেশের সরকারের নিকট হইতে কোন লিখিত সনদ আনিবেন এমন কথা নর। কিছ তাঁহাদের কার্য্যে দেশের ও দশের সহাম্ভূতি ও অছ্-মোদন থাকা আবশ্রক, নতুবা তাঁহাদের শান্তিপ্রচেটা সকল হইবে না।

তৃতীয়তঃ, সম্মেলনের প্রতিনিধিরা যে সব দেশ হইতে আসিয়াছেন সে সব দেশের সরকারের শান্তি-সম্মেলমেয় প্রভাবাদি মানিয়া লইরা তদস্পারে কাল করিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি থাকা আবশ্রক। তাঁহারা যাহা তাল বলিরা মনে করিবেন এবং যে সব পথা অবলয়ন করিবার জন্ত উপদেশ দিবেন, তাঁহাদের দেশের শাসকবর্গকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত্ত থাকিতে হইবে; নতুবা তাঁহাদের সব কালই বিফল হইবে।

শান্তি-সম্মেলনের সাকল্যের কণ্ড আর একট কিনির '
অত্যাবশ্রুক। যে সব প্রতিনিধি ইহাতে থোগদান করিবেদ
তাহাদের উদ্ধেশ্র অগু কিছু না হইয়া বিশ্ব-শান্তিমাত্রই হওয়া
দরকার। ইহার মধ্যে কোন ছল-চাতুরী বা কূটনীতি থাকিলে
চলিবে না। এমন না হয় যে, শান্তি-সম্মেলনের নাম করিয়া
কোন দেশ বা জাতির স্বার্থ সিন্ধির চেটা চলিতেছে বা একটা
রাষ্ট্রগোষ্ঠা ( bloc ) স্কটি করিয়া নিক দেশের সাপক্ষে দল
ভারি করিবার কন্দী হইতেছে এবং পরে আবশ্রুকমতে উহার
সন্থাবহার করা হইবে। আবার এমনও না হয় যে শান্তির
বাণী প্রচার করিয়া কোন কোন দেশ বা জাতিকে অপ্র ত্যাগ
করাইবার বা তাহার দেশরকা-প্রচেটা শিবিল করিবার চেটা
চলিতেছে। অবশ্রু বর্গমান বিশ্বশান্তি সম্মেলনে এমন কিছু
হইতেছে তাহা বলিতেছি না, কেবল এরপ সম্মেলনের সাক্ষ্যা
যে বঙ্লাংশে প্রতিনিধিদের সাধু উদ্দেশ্রের উপর নির্ভর করে
তাহাই বুঝাইতেছি।

এখন আমাদের ভাবিরা দেখিতে হইবে যে, বিগত বিশ্বলান্তি সম্মেলনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারিট সর্ভ প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা। প্রথম তিনটি সর্ভ যে প্রণ করা হর নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ সম্মেলনে যে সব প্রতিনিধি আসিরাছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পৃথিবীর কোন কোম শ্রেষ্ঠ রাইশক্তির কোন লোক ছিল না। দৃষ্ঠান্তবরূপ রাশিয়ার সোভিরেট ইউনিয়নের নাম উরেব করা যাইতে পারে। এ ছাড়া অগ্রান্ত জনেক দেশ হইতে কোন প্রতিনিধি স্থানীর শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। তাহার পর যাহারা সম্মেলনে আসিরাছিলেন তাঁহারা নিক নিক দেশের ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার কোন দাবি রাধেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবেই সম্মেলনে যোগদান করেন। তৃতীর কথা, বে সব দেশ হইতে এক বা একাধিক ব্যক্তি এই সম্মেলনে

আসিরাছিলেন সেবানকার জনসাধারণ বা শাসকপ্রেণী ইহার প্রদর্শিত পথে চলিতে বা নির্দেশ মানিতে প্রস্তুত নহেন, এমন কি এই সন্মেলনের প্রতি তাঁহাদের আস্থাত্য বা সহায়ুভূতি দেবা বার না। অবস্তুত্ব সর্ব্ত, অবাৎ সম্মেলনে বোগদানকারী প্রতিনিবিদের উদ্দেশ্তের সাব্তা সহছে আমরা এবন কিছুই বুবিতে পারি না। অতএব এ বিষরে আমাদের কোন দিকে কিছু না বলাই ভাল। এ সব কথা ভাবিলে আমরা বেশ বুবিতে পারি ধে, এরপ সম্মেলনের সাফল্য বা উপবোগিতা সহছে কোন কোন লোকের মনে সম্মেহ হওরা বুবই স্বাভাবিক।

वाश्मात क्ष्रभूक अवानमञ्जी ७: अक्षात्म वाय अक्षान বিশিষ্ট শান্তিবাদী ও শান্তি-সন্মেলনে আছাবান ব্যক্তি। বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের কলিকাতায় যে অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি ষে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ছুইট বিষয় বিশেষ श्रीनेबानरवाना । जिनि वरमन, "जात्रजवर्व यमि शाकिश्रास्त्र महम मास्टिकृष्टिक जायक इरेटल ना भारत, जरत जामारमत একতরকা শান্তিরকার (unilateral steps) ক্লাও ভাবিয়া দেবা উচিত, যদিচ তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।" ইহার সরলার্থ এই যে, পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিলেও আমরা শাস্ত ও নিজিয় থাকিব। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যখন কংগ্রেস আমলাতন্ত্রের আমলে সামরিক অর্থাং দেশরকার খাতে এত অত্যবিক ব্যয়বরাদ করা হইয়াছে তখন আর কোন বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীর মুখে শান্তি ও অহিংসার কথা শোভা পায় না। ড: বোষের এসব কথায় কাহারও কাহারও মনে ক্লেভের স্কার হইয়াছে এবং সেটা বোধ হয় খুব অসঙ্গত নহে। কারণ আমাদের দেশের ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা विरवहना कतिला (मामद शाबीनका এवर मामवाजीद बन. शाब ও মান রক্ষা করিবার কর যে ব্যরবরাদ করা হইরাছে তাহা সঙ্গত বই অসঙ্গত মনে হইবে না। বিশেষ করিয়া এ খুগের মান্তবের স্বভাব-প্রকৃতি এবং ভারতের ষমক স্বাধীন রাষ্ট্রের রীতি-নীতি ও মতিগতি ভাবিয়া দেখিলে দেশরকাধাতে ভারত-**সরকারকে ব্যর-সংকোচ করিতে বলা কোন বুদ্ধিমান রাজ-**मीजिवित्मत फेठिज दहेर्द मा। चहिरमा मचर् छ: वांच व কৰা বলিয়াছেন তাহা যেন খতি খড়ত মনে হয়। তাঁহায় क्वांग्रेज जारभेवा धरे त्य. यपि खिंदरमात कवा वनि जत আবার দেশরকার জন্ত সামরিক ব্যবস্থা করিব কেন ? বেশ কৰা ৷ কিন্তু অহিংসা কৰাটার অৰ্থ কি ভাহা একটু ভাবিয়া मिथा उठिछ । ইহার অর্থ যদি এই হয় বে, কোন অবহায় ও क्मान कांत्रर कान कीर क्छा कहा हिन्द ना, छटन बहिरमा মন্ত্রে দীব্দা লইরা ভাহা টিকভাবে সাধন করিতে গেলে অল্পণের 'নব্যেই দেহত্যাগ ও যোক্লাভ করিতে হইবে।

প্রস্থৃতির নিরম এই বে, মাছ্যুকে বাঁচিতে হইলে কোন মা কোন রূপে কোন না কোন খীব হত্যা করিতে হয়। এখন-কার রাষ্ট্রনেতারা যাহাই বলুন না কেন, অহিংসা শক্ষী বলে হিমুশান্তের কথা। হিমুশান্তকারদের মতে অহিংসা কথার অৰ্থ অবৈধ পশুবধ বা জীবহিংসা না করা। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়, যথন ছিন্দুধর্শে পশুৰবের অত্যধিক প্রাবল্য হইরাছিল তখন উহার প্রতিক্রিয়া রূপে বৈন ও বৌদ্ধ বৰ্ণ্দে অহিংসাকে অতি কঠোর আকারে একটি মহাত্রত বলিরা প্রচার করা হর। কৈনধর্শ্বে অহিংসা-ব্ৰতের যে কঠোর ও অবান্তব রূপ দেওরা হয় তাহাই বোৰ হয় আমাদের দেশের কোন কোন নেড্ছানীয় মহাজনের অহিংসানীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার স্ষষ্ট করিয়াছে। কিছ এরপ ধারণা হিন্দুশাল্লে অন্থমোদিত নহে। হিন্দুধর্শ্বের বুল বেদ ও উপনিষদের সার-সংগ্রহ শ্রীমদভগবদীতা পাঠ করিলে একপার সত্যতা বেশ বুঝা যায়। হিন্দুশাল্রের অন্তান্ত গ্রন্থের ভার ইহাতে বৈধ হিংসার কথাও আছে। দেশ কাল পাত্র ভেদে হিংসা ভব যে বৈধ তাহাই নহে পরস্ক উহাই ধর্ম। অহিংসার নামে পাপ ও পাপীকে প্রশ্রষ্থ দেওয়াই অধর্ম তাহাদের সমূচিত শান্তিবিধানই কর্ত্তব্য কর্দ্ধ ও ধর্ম। অহিংসা-নীতির প্রকৃত অর্থ কি তাহা এখন জামাদের দেশের লোকের ভাবিয়া দেখা উচিত এবং উহা সর্ব্ব ক্ষেত্রে ও সর্ব্ব ক্ষবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত কিনা তাহাও অমুধাবন করা কর্তব্য।

পূর্ব্দে যে সব কথা বলা হইরাছে তাহাতে ইহাই প্রতিপর হয় যে, আলোচ্য বিশ্বশান্তি সম্মেলন হারা পৃথিবীতে য়্রুনির্ন্তি ও ছারী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সন্তব নহে। তথাপি এরপ সম্মেলনের কোন উপযোগিতা নাই একথা বলিতে পারি না। পৃথিবীতে এখন যে বিভিন্ন জাতি ও রাইগোন্তীর মধ্যে সম্মেলহের মনোভাব এবং হিংসা, ছেম ও হম্ম-কলহের বিলক্ষণ প্রস্তৃত্তি দেখা বার তাহা কোনক্রমেই মন্ত্রুজাতির পক্ষে মন্তর্কনক নয়। পক্ষান্তরে বরাবক্ষে যদি অপেকাক্ষত শান্তি ও শৃথলা বিদ্যমান থাকে তবেই মান্ত্র সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি করিবার চেটা করিতে পারে এবং তাহার সেই প্রচেটাও ক্ষরতী হইতে পারে। বিশ্বশান্তি সম্মেলন এই দিক দিয়া ক্যতের মহং কল্যাণ করিতে পারে।

মাছ্য কোন্ ভাবে ভাবিত হইলে এবং কোন্ পথে চলিলে তাহার প্রহৃত কল্যাণ হইবে এবং উহার প্রভিক্ল অবস্থা দূর করিতে ও অস্কৃল অবস্থার স্ট্র করিতে কিরপ দৃষ্টিভলী আবস্তক তাহা এরপ সম্মেলনের সাহাব্যে দ্বির করিরা দেশে দেশে প্রচার করা বাইতে পারে। এ বিষরে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই তাহা ভাবিরা দেখা কর্তব্য। সাধারণভাবে বলিভে গেলে পৃথিবীর ইতিহাস এক বৈচিত্রাপূর্ণ কাহিনী, বাহাতে স্থাও শান্তির কথা আহে, সামান্ত্যের ও

সভ্যতার উবান-পতনের বিবরণ আছে। একটু খুন্ধ দৃষ্টিতে এই ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর পাশ্চান্ত্য খণ্ডে যত বুছবিগ্ৰহ ও অশান্তি অনাচার হইরাছে. প্রাচ্যখণ্ডে বিশেষ করিয়া ভারতবর্বে তাহা ঘটে নাই। এই ছুই ভূখণ্ডের ইতিহাসের এরপ পার্থক্য কেন হুইল ? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, উহা ছুই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিণতি। পাক্ষান্ত্য ক্ষাতিগুলির মধ্যে পররাক্ষ্য ও পরধন হরণ করিবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি এক প্রকার ব্যাধিরপেই কোন কোন স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেইজ্লুই তাঁহারা পৃথিবীর অনেক দেশের স্থশান্তি নষ্ট করিয়া যুদ্ধবিগ্রহের ষ্ঠি করিয়াছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এইরূপ অবিশ্রান্ত मुक्तामाम ও পররাকা কর করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সব মূলমন্ত্র তাহা হইতে এগুলির হুত্ত বুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ভারতের সনাতন আর্য্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির সুলহুত্তের কথা এখানে আলোচনা कतिलारे आमारामत रक्तरा वूका गारेरत। প্रथम, छात्रजीत ধর্ম ও দর্শনে এই সত্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে সর্বভীবশরীরে একই প্রাণশক্তির বিকাশ হইয়াছে। একই বিশ্ব্যাপী প্রাণের স্পন্দন আত্রহ্মন্তন্ত সর্বত্ত অমুভূত হইতেছে। যদি তাহাই হয় তবে সকল প্রাণীর প্রতি আমাদের শ্রদা ও সহামুভূতিসম্পন্ন হওয়া উচিত, কাহাকেও অবৈধ ও অনাবশ্রক হিংসা করা অবিধেয়। একন্ত ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম-शुनिए "चहिश्मा भवम वर्षा" এই निका एए द्या दहेबाए । তাহার পর ভারতীয় দর্শনমালার 'কৌস্বভমণি' বেদান্তে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, সব জীবে এক আত্মা বিরাজিত আছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য এক অন্বিতীয় ব্রস্থাচৈতক্তের নাম-রূপ ভেদমাত্র। অভএব বেদান্তের দৃষ্টিতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় त्व. এक ७१वान वह नजनाजीक्रां भाषात्मत्र मण्यां विख्यान

আছেন এবং এই পৃথিবীর সকল নরনারীকে বিনি ভালবাসিভে পারেন, ভাহাদের দৈত ছ:খ দূর করিয়া সুধশান্তি দিতে পারেন কিংবা দিবার চেষ্টা করেন, ভিনিই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা ও পূজা করেন। যদি ভারতীর আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই বুল শিক্ষাগুলি সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে প্রচারিত হয় এবং তাহাদের উপর বধাযোগ্য প্রভাব বিভার করিতে পারে, তবে পুথিবীতে কৃতক্ষী স্থৰ-শান্তি আসিতে পারে, বিশেষ করিয়া পৃথিবীর বে বে দেশ ও জাতি নিজেদের বার্ধসিদ্ধি ও স্থা-সন্তোগের জন্ত জন্ত দেশ ও অন্ত কাতির প্রতি অন্তার, অত্যাচার ও অবিচার করে, ধর্মোমন্তা ও সাম্প্রদারিকভার বিষে কর্মনিত হইরা হিংল্ল পশুর ভার অভাভ দেশ, ভাতি ও ধর্মের লোকের প্রতি অমাত্মধিক আচরণ করিতে কুঠাবোৰ করে না এবং ধর্ম বা জাতীয়তার নামে মানবতার অবমাননা করে, সেই সেই দেশের ও ভাতির মধ্যে বেদান্তের ঐক্যের বাণী. মিলনের মন্ত্র এবং লোক্লসেবার আদর্শ প্রচারিত ছওরা আবিষ্ঠক। তাহা হইলে তাহাদের তমসাছল আৰু চকু উন্মীলিত হইবে এবং তাহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া এক শৃত্য জগং, নৃতন সমাজব্যবস্থা এবং সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে এক মৃতন পৃথিবী গড়িয়া ভূলিতে সচে**ট হইবেন। 'এই মৃত**ন লোক-ব্যবস্থার পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতি এক যৌধ পরিবারের অঙ্গরূপে গণ্য হইবে এবং সকল মরনারীর কল্যাণ সাধনে যে তাহাদের সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তাহা ষীকৃত হইবে। পুথিবীর বর্ত্তমান প্রতিকৃদ ও বিশ্বসমূল অবস্থার যদি বিশ্বশান্তি সন্মেলনের একাধিক অধিবেশনে ভারতীয় সংস্কৃতির সুলমল্লগুলি এবং বেদাল্লের জীবনাদর্শ দেশে দেশে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা ও সাকলালাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে মনে করি।

# ঞ্জীরামকৃষ্ণ

### জ্ৰীশৈলেন্দ্ৰকৃষ্ণ লাহা

সংশব্ধ-সমতা-তরা শতাকীর বিবর্তন চলে,
কোণা বাই ? কোন্ পছা ? বার বার ধ্বনিছে বিজ্ঞাসা।
নির্তর কিসের 'পর ? কার মাবে রাণি পূর্ণ আশা ?
সে প্রপ্রের সমাধান হ'ল নাকো মনীযার বলে !
বুদ্ধি তারে বুক্তি দিরা আবরিত করে নানা হলে।
ত্বার্ত্ত মানব, তার শুক্ত তর্কে মেটে না শিশাসা।
জীবন্ত উত্তর তৃমি, উপলব্ধি পার ধেণা তামা,
স্পন্ততর ভার্শ লভি' আনক্ষে বে অভর উচ্ছলে।

ম্নিদের নানা মত। যত মত তত পথ আছে,
লক্ষ্য এক, অনত সে, দিলে তুমি পথের স্থান।
মুদ্রা আর মৃতিকার মূল্যে ভেদ নাহি কার কাছে ?
শিহরিরা শোনে বিধ অনাহত বর্গের আহ্বান।
প্রণমি ঐরামকৃষ্ণ, বিশ্বিত মুগান্ত হেরিরাছে
মর্ত্যের মানব-তীর্ণে মিলে বার ভক্ত-ভগবান।

# নাইনিতাল

### **এমনোরখন** সেন

কুরার্ম পর্বাভয়ালার মধ্যে অবস্থিত মাইনিতাল শহরটির অপ্র্ব সৌন্দর্ব্য প্রথম দৃষ্টিপাতেই দর্শককে মুগ্ধ করে। প্রকৃতি আপন ঐবর্ব্যসম্ভার এথানে অঞ্চপণ দান্দিগ্যে ছড়িরে রেখেছেন। মাইনিতালে প্রবেশ করে প্রথমেই ভণ্ডিত হয়ে গেলাম তার

নাইনিডাল হইতে চীনা শৃলের দৃষ্ঠ

ক্ষটিকস্বচ্ছ সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা দেগে। চারদিকে শৈলমালাবেষ্টিত সেই নিতরক নীল হুদের সৌন্দর্যোর তুলনা হুর মা। হুদের কলে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হুরেছে পাহাড় ও বিচিত্র বর্ণছেটার রঞ্জিত আকাশের ছবি।

হ্রদটিকে স্পর্গ করে আছে একটি তৃণাত্বত ভূমিথও—যেন সরোবরের সঙ্গেই তার মিতালী। সেই সব্জ তৃণাচ্ছাদিত মাটর রসে পরিপৃষ্ট করে মাথা তুলে দাছিরে আছে ওক ও সাইপ্রাস রক্ষের শ্রেণী। তাদের উরত মন্তক মামুষের দৃষ্টিকে অবক্ষর করে রাখে। কিছুদ্রে দেখা যার টনের ছাদ দেওরা ছোট ছোট ঘর। প্রকৃতির বক্ষে এগুলিকে বেন শান্তির নীড় বলে মনে হর। কর্ম্মর জীবনের ক্লান্তি দ্ব করবার জন্তে অনেকেই ছুটে আন্তে এই স্লিক্ষ পার্কত্য আবেগ্রনীতে।

নাইনিতাল উপত্যকার উত্তর দিক বেষ্টন করে আছে ৮৫৬৪ কুট উচ্চ চীনা শিবর। উপত্যকা বেকে ৩০০০ কুট উচ্চত উঠে হিমগিরির বিরাট মহিমা দর্শন করলাম। রক্তভক্ষ বরকে আহাদিত হিমালবের সে সৌন্ধর্য চোবে না

দেখলে কল্পনা করা যার না। রামারণ, মহাভারতেও কুমার্নের উল্লেখ রয়েছে। নাইনিতাল কুমার্নেরই অংশ। পৌরাণিক রুগে হিমালরের এই অঞ্চলে গর্গন্নির আশ্রম ছিল বলে এ কারগাটা গর্গাচল নামেও অভিহিত হয়। যে হুদটির

কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইটি
"ত্তিরিমিতল" নামে পরিচিত ছিল। এ
বিষয়ে একটি স্থলর গল্প আছে। অতীত
মূগে একদা অত্তি, পৌলন্তা ও পূলহ নামে
তিন জন শ্বমি এই উপত্যকার ভিতর
দিরে কৈলাসের পথে যাত্তা করেছিলেন।
বিপ্রহরে আহিকের সময় হয়ে গেল;
অপচ স্থান করে শুচিশুদ্ধ হবার জ্বল লগ পাওয়া গেল না। কি করা যায়। তিন
জন শ্বমি মিলে তখন একটি গর্ভ পূঁড়লেম
ও নিজেদের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে
মানস সরোবরের জ্বল এনে তাতে
জলম্রোত বইয়ে দিলেন। এই হ'ল
"ত্রিরিমিতলে"র জ্বরহন্তা।

বর্ত্তমান নাইনিতাল শহরটির পশুন হরেছে ১৮৪১ সালে। ১৮১৫ সনে গুর্বা মুদ্রের বংসরে ইংরেজ সৈঞ্চদল আলমোরা বেকে এই উপত্যকার পূর্ব্বদিকে বামরী গিরিপথে (বর্ত্তমান কাঠগোদাম) কতবারই



চীনা শুকের পরে

দা বাতাবাত করেছে। তাদের চলাচলের পথের এত কাছেই বে এমন মুন্দর একটি হুদ অবহিত একথা তারা করনাও করতে পারে দি। তাই সেই বুদ্ধের প্রচও কোলাহল সেদিন এই নিভূত অঞ্চলের শান্তি ভঙ্গ করতে পারে নি।

সাধারণের বিখাস এই উপত্যকা ভূমিতে
নারারণী দেবী নিদ্রাপ্তথ উপভোগ করে
থাকেন । উনবিংশ শতাকীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্তেও এই স্থানটি জনকোলাহলে
মুখরিত হয়ে ওঠে নি। শুধু সেপ্টেম্বরের
শেষে বা অক্টোবরের প্রথমে বিভিন্ন
পার্কাত্যশাতির নেড্স্থানীর ব্যক্তিগণ এই
স্থাকে তীরে এসে নারায়ণী দেবীকে অর্থ্য
প্রদান করে যেতেন। বংসরের অহ্য সময়
এখানে জনমানবের চিক্স কদাচিং দেখা
বেতা।



ছুই জন তুটিয়া নাইনিতাল বালারে কয়লা বিক্রয় করিতে আসিরাছে

১৮৪১ সনে মিঃ ব্যারণ হিষালরের এই প্রদেশে আগমন করে আক্ষিকভাবে কুমারুনের নিভ্ত অঞ্চলে অবস্থিত এই কুদটকে আবিকার করেন। তিনিই প্রথম কুদটর বর্ণনা করে ও এবানে একটি শহর গড়ে তুলবার সন্তাননার কথা উল্লেখ



নাইনিতাল হদের একাংশ

করে "আজা আকবরে"র সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির মারকতেই এই সৌমর্থ্য-নিকেডনের কথা চারদিকে প্রচারিত হ'ল। ধীরে বীরে এখানে শহর গড়ে উঠতে লাগল, দলে দলে লোকেরা এখানে এসে বাস করতে সুরু করন। অন্ধদিনের মধ্যেই নাইনিভাল এক অন-কোলাহলমুখ্রিত শহরে পরিণত হ'ল।



একটি সবল স্থ শিশু

১৮৫৭ সনে সিপাহী-মুছের কালে শহরটির জনসংখ্যা জারও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল। যুদ্ধের কংসলীলার হাত থেকে রক্ষা পাবার করে লোকেরা দলে দলে পাহাডের এই শান্ত পরিবেশে এসে আশ্রম গ্রহণ করল। এখন এখানে নাগরিক জীবন জারও স্মৃত্যু তাবে গড়ে উঠতে লাগল। যুক্তপ্রদেশের লোঃ গবর্ণরের গ্রীমকালীন রাজ্যানী নাইনিতালে ছাপন করার পরিকল্পনা হ'ল। ১৮৬২ সনে ষ্টোনলেতে প্রথম গবর্ণরের বাসভবন নিশ্বিত হয়। বর্জমান গবর্ণমেন্ট হাউন, সেকেটারিরেট

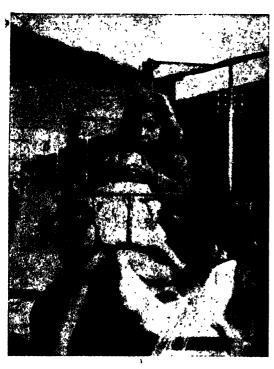

নাইনিতালে সর্বাকনিষ্ঠ পর্যাটক

বিজ্ঞিংস ১৯০০ সনে এউনি ম্যাকডোনাজের সময় তৈরি করা হরেছিল। বীরে বীরে এখানে নানারকম সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও নাগরিক জীবনের অঞাঞ্চ স্থ-স্বিধার ব্যবস্থাও হ'ল। ফুল, কলেজ ও হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

গোড়ার দিকে যাতায়াতের জন্তে কেবল খোড়া, টাঙ্গা ও ডাঙীর ব্যবস্থাই ছিল। অন্ত কোন রকম যানবাহন চলাচলের স্বিবা ছিল না। ১৯১৫ সন্দে প্রথম কাঠগোদাম ও নাইনিতালের মধ্যে মোটর চলাচলের ব্যবস্থা হয়। ১৯২২ সনে
ব্যাপক ভাবে জল ও বৈছাতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা হর। বাভারাতের পর স্থম হওরার মুজনেক রকম ব্যবসা-

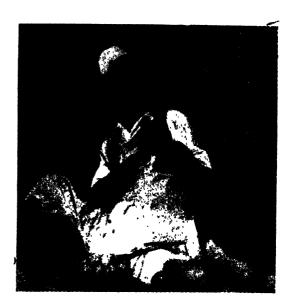

জনৈক সৰ্জী বিজেতা

বাণিক্যও এখানে গড়ে ওঠে। এখানে আমোদ-প্রযোদের ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, অবকাশ যাগনের ব্যবস্থা—সবকিছুই আছে, কোনদিকেই কোন ফ্রট নেই।

করেক বছর জাগে ষখন নাইনিতালে জাসি, তখন এখানকার ধনসম্পদের প্রাচ্ছা দেখে বিমিত হরেছিলাম। কিন্তু এবার এসে দেখছি, যে নাইনিতাল একদা ঐবর্ধ্যের ছটার নবাগত দর্শকের মনে বিমরের স্কট্ট করত আজ সেধানে আর্থিক হর্গতি দেখা দিরেছে। সেই স্বতঃ স্কৃত্ত জানন্দনির্ব র যেন সহস্র ধারার উৎসারিত হচ্ছে না। কেন এমন হ'ল, তার কারণ অন্থসনান করে জানতে পারলাম জনেক ইংরেজ ব্যবসারী এ ছান ত্যাগ করে চলে বাওরার এখানকার ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা পড়ে গেছে। নাইনিতাল এখন জার প্রাদেশিক সরকারের গ্রীম্মকালীন রাজধানী নর। কাজেই এখন জার তার আর্গেকার জৌল্স নেই। জনসংখ্যা ক্ষের বাওরার দক্ষন হোটেলওরালা, রিকসাওরালা প্রভৃতির আর্থ উপার্জনের পথে বাধা গড়েছে।



# খাদ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিকম্পনা

### ঞ্জিদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত বুৰের সময় হইতে আমরা বুবিতে পারিরাছি যে, বাংলা-দেশ কোন প্রকার বাভ সহরেই আত্মনির্ভরশীল নহে; এমন কি বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে প্রধান বাভ অরের জন্যও বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাংলাদেশ বিভক্ত ইইবার পর পশ্চিমবঙ্গের অবহা অধিকতর শোচনীর হইয়া উটিরাছে। বাভবিভাগের মন্ত্রী মাননীর প্রীপ্রকৃলচক্র সেন মহাশরের বিবৃতি হইতে জানা যার যে, আমরা প্রায় সকল প্রকার বাভ সহরেই প্রনির্ভরশীল: তাহার হিসাব এইবপ:

| থাডের নাম          | প্রয়োজন              | উৎপাদন                 |  |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| (১) ডাল            | ৬,৩৮,১০০ টন           | २,80,১०० हेन           |  |  |
| (২) চিনি ও গুড়    | 8,24,000 "            | ۵ <b>२,</b> 000 "      |  |  |
| (৩) আৰু            | ১,२ <b>११,৮</b> ०० ,, | ৩,১২,৭০০ ,,            |  |  |
| (৪) সরিষার তৈল, বি | 8,२७,००० ,,           | <b>&gt;,&gt;</b> 00 ,, |  |  |
| (৫) ছ্ৰ            | २১,२৯,०० ,,           | oto,too ,,             |  |  |
| (৬) ভাতত প্রোটন    |                       |                        |  |  |
| শাতীয় খাঞ্চ       | P'02'900 " (#162      | r %0,000 ,,            |  |  |
|                    | মাছ                   | २,8७,००० ,,            |  |  |
|                    | ] মূর্গী              | .8                     |  |  |
|                    | ( <b>ই</b> াস         | ۹۹۵۰ ,,                |  |  |

(৭) তণ্ডুল কাভীর খাদ্যশন্ত—

(চাউল ও গম) ৪২,০০,০০০ ,, ৩৮,০০,০০০ ,, ফ্মি-বিভাগের সেক্টোরী শ্রীষ্ক্ত স্থীলক্ষার দে, আই-সি-এস মহাশর তাঁহার পুডকে (Prospectus of Agriculture in W. Bengal) খাদ্যের বাট্ভির পরিমাণ এইরপ দিয়ালেন :

| থাভের নাম                       | <b>আ</b> গুন্তবিক<br>উৎপাদন | বাহির হইতে<br>শামদানী | চ মোট<br>প্রয়ো <b>ল</b> শ              | ঘাটভি          |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| (১) ভাল                         | ₹8+>••                      | >••••                 | P3F3                                    | <b>3355.</b> . |
| (২) চিৰি ও ৩ড়                  | 32                          | >>++                  | 8240                                    | >891           |
| (৩) স্বালু                      | *>>                         | >₹••••                | >29960                                  | <b>V862</b>    |
| (৪) কল (আম ও                    |                             |                       |                                         |                |
| ক্ষলা লেবু)                     | ৩৭৩২٠٠                      | <b>92</b>             | <b>4013</b>                             | 2001           |
| (4) वि ७ वायन)                  | *>                          | ••••}                 | 820                                     | ৩৬৬২ • •       |
| (৩) সন্নিবার তৈল 🕽              | 3.3                         | 995                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                |
| (1) <b>E</b> f                  | 4646                        |                       | 424400                                  | >9948          |
| (৮) খাংস (ভেড়া,<br>ছাপ্তল, পক্ | ••••                        |                       | ′ •                                     |                |
| (৯) মাছ                         | ₹8000                       |                       | ****                                    | <b>6822</b>    |
| (১০) পোলট্র                     | २१००)                       |                       |                                         |                |
|                                 | ৭৭ (মিলিরন)                 | ৮ (মিলিয়ন            | ) 1000 c                                | 16.67          |
| •                               | , .                         |                       |                                         |                |

**বিলিয়**ন

উপরোক্ত হিসাবে দে মহাশয় চাউলের ঘাট্তির পরিমাণ দেন নাই। যাহা হউক, ছুইট হিসাব ইইতে পশ্চিমবদের খাতের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ করা যাইবে।

थाक महत्त शक्तिमनकरक चहर-मन्त्र्र कतिवाद कर वक् मावाती. (बार्ड मीर्यस्मतामी. अल्लस्मतामी अञ्च अस्मक রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং ইভিমধ্যেই উহাদের মধ্যে কতকগুলি পরিকলনা (মাঝারী ও ছোট) ফলপ্রস্থ হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া কর্মপন্দ বোষণা করিছে-ছেন। কিন্তু উহাদের ফলের পরিমাণ এত আল বে. উহা সাৰারণের দৃষ্টি মোটেই আকর্ষণ করে নাই কিলা ঘাট্ডি পুরণে विट्निय जहाबक हब नाहे। वह वह शतिकब्रमात करन करन एम किछार बावाद मञ-जामना हहेर छाहा वना देवहे. कठिन। मान इरेएलाइ अक 'त्थित माहि' प्रविद्यादिमाम त्य. কর্ত্তপক্ষের মতে ছোট ছোট পরিকল্পনার দ্বারা স্থায়ী উন্নতি বা कल शास्त्रा याहेत्व ना । वस वस शतिकत्रना यथन मन्त्रत्र अ मन्जूर्ग इहेरत ज्यनहे भिक्रमर्दक चाराज "माना कनिरव"। মোট কথা, ছোট ছোট পরিকল্পনা কেবল "ৰোড়াভালি" মাত্র। আমাদের মতে এই "ৰোড়তালির"ও প্রয়োক্ন আছে; তবে "ক্ষেড়াতালি"টা 'টে কসই' হওয়া দরকার। অনেকের মতে এই "ৰোড়াতালি"কে টে কসই করিবার দিকে কর্তুপক্ষের দৃষ্টি নাই; বহু কেত্ৰেই অনেক রকমে অনর্থক প্রচুর অর্থের অপচয় হইতেছে। উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের আকার বাড়াইতে ইচ্ছা করি না।

এখন কথা হইতেছে এই যে, সকল প্রকার খার সহছে
পশ্চিমবঙ্গকে বহং-সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা
হইরাছে, না কেবল করেক প্রকার খারু উংপাদন
বাড়াইবার চেঠা চলিতেছে ? সকল প্রকার খারু সহছে দেশকে
আন্ত্রিবলীল করা বার কিনা, এবং বদি না বার তো কোন্
কোন্ বাছ সহছে কভ দিনে কি পরিমাণে করা বার
সে বিষরে বাবতীর তথ্য সংগ্রহ করিয়া কোন পরিকল্পনা
গৃহীত হইরাছে কিনা তাহাও সাধারণ লোকের স্থানা নাই।

প্রার সরকারী, বে-সরকারী সকল বির্ভি, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, বিবরণী প্রভৃতিতে পাশ্চান্ত্য দেশের নানাবিধ কসলের পরিনাণের উল্লেখ থাকে এবং তাহার সহিত তুলনা করিয়া বলা হয় বে, আমাদের দেশের কসলের পরিমাণ ধুবই আয়। জান লাভের অভ এইরপ তুলনা তাল বটে, কিছ উহা হইতে বিশেষ কল পাওরা বাইবে না। পাশ্চান্ত্য দেশের অবছা ও আমাদের দেশের অবছা সমান নহে; মাট, অল-বারু, কৃবি-পছতিও বিভিন্ন; ইয়া ছালা পাশ্চান্তা দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক কৃষি,

कार्मत विखात, जतकारतत श्राप्तको ७ कार्या-श्रमानी अवर সর্ব্বোপরি কৃষকদের শিক্ষা, শক্তি, সামর্থ্য প্রস্থৃতিও বিবেচনার বিষয়। স্তরাং এইরূপ তুলনা অহুসারে আমাদের আদর্শ ও मका दित कता क्रिक हरेरव ना। जामारनत रमस्मत विजिन्न অঞ্লের বিভিন্ন অবস্থায় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ফলন নির্ণয় করিবার **খ্য তেমন মুচারুরূপে ও ব্যাণকভাবে কোন পরীক্ষা করা হয়** मारे। किंद्ध बरेक्नभ भदीका विलय श्रीका। भक्तियदक এখনও কোন কোন অঞ্জে বিশেষ কোন সার প্রয়োগ ছারা कानक्ष रेक्कानिक अनामी खरमयन ना कविया किरन शानीय প্রতিতে ছানীর বীজ্বপন করিয়া ও জ্লের জন্ত স্বাভাবিক বারিপাতের উপর নির্ভর করিয়া বিঘা প্রতি চৌদ্দ-পনর মণ ধানের ফলন পাওয়া যায়। কি কারণে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান বিশেষ আবশুক। শুনিতে পাই বৰ্দ্ধমান কেলার কোন কোন অঞ্চল ত্রিশ-চল্লিশ বংসর পূর্বের বিঘা প্রতি বিশ-ৰাইশ মাণ ধান পাওয়া যাইত। সরকারী হিসাব মতে বর্তমানে विषाधि वात्मत्र गर् कलन ट्रेंटिट यागिम् हि इस मन।

এই প্রসঙ্গে একটি পরিকল্পনার আভাস কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবার চেষ্টা করিব। কর্তৃপক্ষ ত অনেক বিষয়েই অনেক রক্ষের পরীকা ও অন্সন্ধান করিতেছেন এবং সকল পরীকাই যে অর্থ্যরের তুলনার ফলপ্রস্থ হইতেছে তাহা নর। স্তরাং এই পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী অন্সন্ধান ও পরীক্ষার কিছু অর্থ্যায় হইলে অন্তঃ কোন কোন অক্লের বাদ্য সহতে কিছু অভিক্রভা লাভ করা যাইতে পারে। পরিকল্পনাটি এইরূপ:

- ছই-ভিনট ইউনিয়ন লইয়া একটি কর্মকেন্দ্র গঠিত
- ২। এই কেন্দ্ৰ সম্বৰে অতি ষম্পূৰ্বক নিম্নলিখিত বিষয়-শুলি অন্থসনান করিতে হইবে:
- (ক) বিভিন্ন বন্ধসের অধিবাসীর (পুরুষ, এী) সংখ্যা: পেশা:
- (ৰ) জৰিবাসীদিগের স্থসম থাডের জন্ত কোন্ প্রকার ৰাভ কত পরিমাণ প্রয়োজন:
- (গ) বর্তমানে কোন্ প্রকার বাভ কত পরিমাণ উৎপন্ন হর।
- (খ) প্রত্যেক রকম থাজের বাড়তি ও খাটতির পরিমাণ:
  [ যাড়তি কোন কোন অঞ্চল কি ভাবে রপ্তানী হর, এবং
  খাটতি কোন কোন অঞ্চল হইতে কি ভাবে আমদানী করিয়া
  পূরণ করা হর: উৎপাদনকারীদের মূল্যের সহিত মধ্যন্থ
  খ্যবসারীগণের মূল্যের প্রভেদ ]
- (৩) কি কি ব্যবহা অবলয়ন করিলে প্রত্যেক প্রকার বাজের পরিমাণ কত দিনে কতদূর বাড়ানো যার। প্রত্যেক

রকম বাজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত বে পরিকল্পনা প্রবর্ত করা হইবে তাহার বিস্থৃত বিবরণ, কার্যপ্রধালী, মোট ব্যর, বাংসরিক ব্যর, প্রভৃতি পুখাস্থপুথরণে দিতে হইবে ]

- (চ) কেন্দ্রের কুটীরশিলের, ব্যবসা-বাণিক্যের বিছত বিবরণ এবং উহাদের উন্নতিসাধনের নিমিন্ত বিছত পরিকল্পনা ও আত্মানিক ব্যায়।
- ছে) কেন্দ্রের শিক্ষা, বাস্থ্য, রাভাবাট, বানবাহন প্রভৃতির বর্তমান অবস্থার বিভৃত বিবরণ এবং উহাদের প্রভ্যেকের উন্নতিসাধনের কম্ম বিভৃত পরিক্রনা ও আফুমানিক ব্যর।
- (क) স্থানীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ভূক্ত অধিবাসিগণের **ব**ণ সহক্ষে অমুসরান।

বলা বাহল্য, উপরোক্ত প্রত্যেক দক্ষার অহুসন্ধানের কণ্ঠ পৃথকভাবে বিন্তুত ও সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক বিধরের উন্নতিদাধনের কণ্ঠ বর্তমানে যে সকল অন্তরায় বিভামান আছে তাহা বিশেষভাবে অহুসন্ধান করিতে হইবে এবং সেই অন্তরায়গুলি কি ভাবে দূর করা ঘাইতে পারে সে সম্বন্ধ বিন্তুত পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রয়োক্ষন।

একটি বেসরকারী সমিতি Statistical Institute ও সরকারী কর্ম্বচারিগণের পরামর্শে ও তত্বাবধানে উপরোক্ত অন্তর্সনাকারী চালাইবেন এবং পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। কেল্রের প্রত্যেক প্রামে অন্ততঃ ছুই জন কর্ম্মী থাকিবেন। পাঁচ-ছরটি থামের কার্য্য তত্বাবধান করিবার জন্ম এক জন পরিদর্শক থাকিবেন। প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্ম এক জন তত্বাবধায়ক থাকিবেন। প্রত্যেক কর্মী, পরিদর্শক, ভত্বাবধায়ক এবং প্রধান তত্বাবধায়কগণ স্থানীয় ব্যক্তি হইবেন। ইহাদের প্রত্যেককে উপরুক্ত পারিপ্রমিক দিতে হইবে। সরকারের নিকট হইতে বেসরকারী সমিতি বাংসরিক আর্থিক সাহায্য (grant) পাইবেন। সেই সাহায্য হইতে সকলকে পারিপ্রমিক দেওরা হইবে। এক জন সরকারী হিসাবপরীক্ষক সমিতির হিসাব নির্দিষ্ট নিয়মে পরীক্ষা করিবেন।

করেকটি ইউনিরনের কথা আমি জানি, বেখাদে ছানীর ব্যক্তিগণ উভম ও উৎসাহের সহিত ছানীর বহু তথা সংগ্রহ করিরাছেন এবং করেকটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিরাছেন। এই সকল ইউনিরনে কাল আরম্ভ করিলে উহা শীঘই সম্পন্ন হইবে। উদাহরণবর্ত্তণ হগলী কেলার প্রীরামপুর মহকুমার জানিপাড়া, কোতলপুর, রাধানগর ইউনিরনের কথা বলিতে পারি। প্রথমে একটি অকলে কাল আরম্ভ করাই বাছলীর, এবং উহা হইতে যে অভিক্রতা অর্জিত হইবে তাহা পরে অভি সহক্ষে অভ অকলে প্ররোগ করা ঘাইতে পারে।

## वांश्मात्र शामत्राकारमत्र 'कशककावातं

## ब মনোরঞ্জন গুপু, বি-এস্সি

সকল রাজ্যেরই রাজ্যানী থাকে; কিন্তু পালরাজ্যদের রাজ্যানী ছিল, এমন বিবরণ কোন পুঁথি, প্রশুর-লেখ বা তাত্র-শাসনাদিতে এ পর্যন্ত জানা যার নাই। কিন্তু বিভিন্ন তাত্র-শাসন ছারা জানা গিরাছে যে, বাংলার এই পালরাজ্যদের জ্বরজ্ঞাবার নামক রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্র থাকিত। রাজ্যার ভাগীরথী-তীরত্ব (ভাগীরথীর তীরত্ব বলার কারণ পরে লিখিতেছি) এই সকল জ্বরজ্ঞাবার হইতে দান করিয়া তাত্রশাসন প্রদান করিতেন এবং এই জ্বরজ্ঞাবার হইতে আরও জ্বান্ত কার্যাও হইত।

একই রাশার নিশ্ব রাশত্বকালে বিভিন্ন শ্বয়ন্ত্রনাবার পাকিত। আবার একের নির্বাচিত শ্বয়ন্ত্রনাবারের স্থান পরবর্তী রাশাদের ও শ্বয়ন্ত্রনাবারের স্থান হইত; কেহ আবার নবতর স্থান নির্বাচিত করিয়া অভিনব শ্বয়ন্ত্রনাবার স্থাপন করিতেন।

এই ব্যবহৃত হইরাছে তাহা এট—
সংগ্ ভাগীরধীপথপ্রবর্ত্তমাননানাবিধ নৌবাটক সম্পাদিত
সেতৃবন্ধনিহিত শৈলশিবরপ্রেণীবিজ্ঞমাং নিরতিশয় ঘন ঘনাঘন
ঘটাপ্রামানমানবাসরলস্মীসমারক্ষসভত্লদসময় সন্দেহাং।
উদীচীনানেকনরপতিপ্রাভৃতী কৃতাপ্রমেরহয়বাহিনী
খরখুরোংখাত ধূলীধূসরিত দিগস্করালাং পরমেখর সেবাসময়াতাশেষ ক্র্ছীপভূপালানস্ত পাদাতভরনমদবনে:১

নগরসমাবাসিত শ্রীমক্ষয়জ্জাবারাং। পরমসৌগতোমহারাজাবিরাক শ্রীং

শহারাকাবিরাক: শ্রী৩

শহারাকাবিরাক: শহারাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবিরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবেরাকাবের

উপরোক্ত প্লোকের অর্থ---

যেখানে ভাদীরশীপথে প্রবর্তমান নানাবিধ নৌবাটক

থারা সম্পাদিত সেতৃবন্ধনিহিত হওয়ার শৈলশিখরশ্রেণী

বলিয়া বিভ্রম হইতেছিল, নিরতিশর ঘনমেৎবর্ণাশ্রিত বাসরলক্ষীহক (দিনশোভাকে) তমসাচ্ছয় করায় যেন কলদ সময়
সমাগত বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাকলবাসী
নরপতিপ্রদত্ত অসংখ্য হয় (অখ) বাহিনীয় খয় খ্রাখাতে
উংধাত থ্লিয়াশি থারা দিগস্তরাল থ্সরিত হইতেছিল,
যেখানে পরমেখরের সেবার জন্ম আগত অশেষ স্থ্যীণ-

ভূপালগণের অনন্তপদভরে পৃথিবী মথিত হইতেছিল, সেই১ .... নিকট স্থাপিত জয়স্কদাবার (বিজয়ী শিবির) হইতে (এই দান প্রদন্ত হইল)। পরম সৌগত মহা-রাজাধিরাজ শ্রী২ .... পালদেব পাদাস্থান করিয়া পরমেশ্ব পরমভটারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমানত ...... দেব কুপলে (অবস্থান করুন)

এই বর্ণনার অতিশয়োক্তি কতকটা কমাইয়া দিলেও ইতাই অধুমান করা যাইতেছে যে রাজা নৌকা ছারা সম্ভবত: মদী দিয়া চলাচল করিতেন। এই ভাবে সমগ্র রাজা পরিদর্শন ও শাসনাদি করিতেন। সমগ্র না হউক, অধিকাংশ খাস রাজ-কর্মচারী এই সময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত: কর্মরাভারা, আসিয়া প্রণতি জানাইতেন; রাজপুরনারীরা রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন; ইঁহাদের ধর্মপুত্তক পড়িয়া শুনাইবার ছঞ রাকা আগ্রণকে ভূমি দান করিতেন | মদনপালের মনছলি-লিপিতে আছে যে পট্মহিষী চিত্রমতিকা কর্ত্তক বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত পাঠের উদ্যাপনের দক্ষিণাবরূপ শ্রীবটেশ্ব শর্দ্ধাকে সংশ্লিষ্ট দান প্রদত্ত হইয়াছিল: সাহিত'-পরিষং-পত্রিকা, ১৩০৫ ১৫৭ पृ: ] ; भगत्र भगत्र এक এकि वर्ष वस्पत्र, वृत्र, ताक्षेत्कव्य वा ধর্মকেত্রে কিছুদিন তিরিয়া থাকিতেন এবং সেইট অধ্যক্তরা-বারের অবস্থানরূপে বণিত হট্যা তামশাসনে উল্লেখিত হইত। তামশাসন হইল দলিল। স্তরাং আধুনিক দলিলে ষেহেতু রেক্স্রে আপিদের নাম রাখিতে হয় তেমনি তাঞ-শাসনে সেকালে সেই ক্ষমুদ্ধাবারের অবস্থানের নাম দিতে হইত যেখান হইতে রাজা ঐ দান প্রদান করিতেন।

মুগে মুগে গদানদীর গতি পরিবর্তিত হইরাছে—কিছ অপ্তম শতাকী হইতে ছাদশ শতাকী (পালরাজাদের আমল) পর্যন্তই আমাদের আলোচা। এই সময় মধ্যে এই নদীতীরে যে সকল বড় বড় স্থান ছিল তাহাতেই ক্ষমক্ষাবারগুলির অবিষ্ঠানের সন্ধান করিতে হইবে। (গদ্ধা ও ভাগরণীকে কেন অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতেছি তাহা পরে লিখিতেছি।)

পালরাকাদের নাম, তাঁহাদের প্রদত্ত তামশাসনগুলির মধ্যে যেগুলি এ পর্যন্ত আবিদ্ধৃত হইরাছে এবং তাহার কয়ক্ষাবারগুলির নাম এখানে প্রদত্ত হইল—

- ১ এখানে জরক্ষাবারের নাম থাকে।
- ২ এথানে দাতা রাজার পিতার নাম থাকে।
- ৩ এবানে হাভা রাজার নাম বাকে।

- ১ এবানে জয়য়য়াবারের নাম বাকে।
- ২ এখানে দাভারাজার পিতার নাম থাকে।
- अवारम पाणाङ्गाचात्र नाम पारक ।

| দাতার নাম<br>শ্রশালদেব            | লিপির পরিচ<br>খালিমপুর১ |                          |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| नरम শৃতক<br>দেবপালদেব<br>নবম শৃতক | ब्दक्त२                 | শ্রীমূদ্গগিরী সমাবাসিত   |
| নারায় <b>ণপালদেব</b>             | ভাগলপুর৩                | <b>ক্র</b>               |
| ৰিতীয় গোপাল                      | <del>কাকিলপু</del> র8   | বটপৰ্বভিকা সমাবাসিত      |
| মহীপাল                            | বাণগড়¢                 | বি [লা] সপুর সমাবাসিত    |
| মহীপাল                            | বেলওয়া ৬               | শ্রীসাহসগণ্ডনগর সমাবাসিত |
| তৃতীয় বিগ্ৰহণাল                  | <u>আমগাছিণ</u>          | শ্রীমুদ্গগিরি সমাবাসিত   |
| তৃতীয় বিগ্ৰহণাল                  | বেলওয়া৮                | বিদাসপুর সমাবাসিত        |
| মৰলপালদেব                         | মণহলি ১                 | শ্রীরামাবতীনগর পরিসর     |
|                                   |                         | স <b>মাবা</b> সিভ        |

এই সব ক্ষাক্ষাবারের নাম উল্লেখ করার সময়ই প্রতিবার উপরোক্ত "ভাগীরধীপথ প্রবর্তমান·····" স্লোকটি ব্যবহৃত হট্যাছে।

প্রতরাং যদি কোন অপপ্রয়োগ করা না হইয়া থাকে তবে এই কয়য়য়াবারের স্থান ভাগীরথীতীরেই খুঁজিতে হইবে। বর্তমান প্রবচ্চে এই কয়য়য়াবারগুলির স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

এই উদ্দেক্তে আমরা নানা তথ্য সন্নিবেশ করিতেছি। ইঙ্গাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হুইবে বলিয়া মনে হয়।

#### সমস্তা

(১) পাটলীপুত্র নগর বখন ভাগীরধী তীরে বলিয়া বর্ণনা করা হইরাছে তখন বর্ত্তমান পাটনা পাটলীপুত্র হইরা থাকিলে

১ (गीक्टलथमाना, ১৪ शृ: भाजत्वत २৫ शश्कि इहेटज

২ ঐ ৩৮ পৃ: শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৩ ঐ ৬০ পৃ: শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৪ ভারতবর্ষ, ১৩৪৪, শ্রাবণ, ২৬৭ পৃঃ, শাসনের ১৬ পংক্তি ছইতে

- ৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫, ১৬৯ পৃ:, শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে
- ৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ, ৩, ৪৭ সংখ্যা, ৫০ পৃঃ, শাসনের ২৩ পংক্তি হইতে
  - ৭ গৌড়লেখমালা, ১৫ পৃ:, শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে
- ৮ সাহিত্য-পরিষং পত্রিকার প্রকাশের বস্তু এই লেখকের সম্পাদিত পাঠ, টীকা ইত্যাদি সম্বিত প্রবন্ধ।
- ৯ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা, ১৩০৫, ১৫১ পৃঃ, শাসনের ২৭ পংক্তি হুইতে

গঙ্গা ও ভানীরখী, কেবল বর্ত্তমানের ভানীরখী বা হুগলীনখী এবানে বর্ণিত হুইতেছে না ধরিরা লইতে হর। আবার গঙ্গার যে বিপুল কলরাশি পূর্ব্বেলের দিকে যাইয়া পলানদী আখ্যা পাইয়াছে ভাহার কোথার গঙ্গা নাম শেষ হুইয়া কবে হুইতে পলা নাম স্কুল হুইল ভাহাও (রেনেল পূর্ব্বেলীর পলাকেও গঙ্গা নদী বলিভেছেন) বরিতে পারিলে স্ববিধা হয়। কারণ ভাহা হুইলে আর পলার তীরে রখা খুঁজিয়া কিরিতে হয় না। ভুধুইহাতেই সমস্রা শেষ হুইল না। শতাকীর পর শতাকী বরিয়া গঙ্গার ভটরেখা পরিবর্ত্তিত হুইয়াছে। স্বতরাং সেকালে যাহা নদীর গর্ড ছিল হয়তো একালে ভাহা বিল বা জলাভূমি অথবা সমতল জনবস্তির ক্ষেত্র।

- (২) সন্ধ্যাকর নন্দীকৃত রামচরিতে আছে যে বরেন্দ্রী হইল পালরাকাদের 'ক্রনকভূ' অর্থাং পিতৃভূমি। সেই বরেক্রীতে গোপাল মাংস্ভার দুরীকরণার্থ প্রজাগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রথম নরপতি হইয়াছিলেন (ধর্মপালদেবের খালিমপুর লিপি; গৌড়লে বমালা, পৃ: ১২ , মাংস্কারমপোহিতৃং প্রকৃতিভি: লব্দ্যা: করং গ্রাহিত: শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীল—লিরসাং চূড়ামণি-স্বত ভূত:।) এবং এই রাজবংশ পশ্চিমে পাটলীপুত্র অতিক্রম করিয়া রাজ্যসীমা প্রদারিত করিয়াছিল। ইহাদের পূর্বে অভ রাকারা এই সব স্থানে রাকত্ব করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও অভাভ পুরাণ ও দেশী এবং বিদেশী প্রাচীন এছে তাহাদের বিবরণ পাওয়া যায় ( যদিও ইহার অনেক পুঁথি পরবতীকালে সর্বদা ষোজিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে ঠিক কোন্ অংশ প্রারম্ভেই রচিত ছিল তাহা বলা শব্দ)। তাহাদের প্রদত্ত গলা-তীরের উন্নত স্থানগুলির নাম কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রাচীন উন্নত স্থানগুলি পরে এতকাল ধরিয়া উন্নত পাকা সম্ভব নয় এবং সব প্রাচীন অন্থরত স্থানগুলি আবার ষুগ মুগ ধরিষা অফ্রত কেমন করিরা থাকিবে? নদীর গডি পরিবর্ত্তন, রাজার ব্যক্তিপ্রত পছন্দ-অপছন্দ সবই নৃতন খান গঠনে ও প্রাচীন খান পরিত্যাগে সহায়ভা করি-রাছে। আবার হিন্দু আমলের নাম মুসল্যান আমলে পরি-वर्खनित किहा नर्यमारे विम-स्थमन रेश्या क्या नाम আমরা এই স্বাধীনভার দিনে হাড়িয়া দিয়া পুরাতন ভারতীয় নাম বা ভাতীয়তাবোধক নাম গ্রহণ ক্রিতেছি। ক্মতরাং মুগ মুগ ধরিরা এই পরিবর্ত্তন **অমু**সরণ করা সহ<del>ত্ত</del> मट्य ।
- (৩) উপরোক্ত কর্ম অস্থারী করক্ষাবারগুলির রাজাদের রাজ্যকাল মোটামুট এখানে লিখিতেছি (সঠিক,নির্ণর হর নাই), করক্ষাবারগুলির ছান নির্ণরকালে এই রাজ্য-কালের কিছু পূর্ব্বেকার বা পরবর্তীকালের উপকরণে এই ক্ষমক্ষাবারের ছানের উল্লেখ পাইলেই আমাদের উদ্ভেশ্ব অনেক্টা সিছ হইবে।



द्वरानम द्राष्ट अन् भाष श्रोत विष्णावणी कृष्ठ प्रत्मन स्वि



- কে) টলেমী ভারতের বে মানচিত্র দিয়াছেম ( Murray's lincoreries & Travels in Asia, Vol. I, page প্রান্ত কর সন্মান এই মানচিত্রের ছবি অতি স্থানর ছাপা আছে ) তাহাতে দেখা যায় যে, হিমালয়ের অল্প দক্ষিণে বিদ্যাপর্বতন্মালা, তাহার দক্ষিণে অগভীর অল্প প্রশান্ত (কোন কোন স্থানে ২০০২৫ মাইল ) সমুদ্র; তাহার দক্ষিণে তাপ্রোবেন ( Taprobane ) নামক বিরাট ত্তীপ। হিমালয়ের প্রাণিকে সমুদ্রতীরে অধুত্তীপ। গলানদী হিমালয় হইতে বাহির হইয়া বিদ্যাপর্বত্যালার দিকে নামিয়া আসিয়াছে এবং উহারই পার্য দিয়া উড়িস্থার কাছে সমুদ্রে মিশিয়াছে।
- (খ) মহাভারতে বনপর্ব্বে বর্ণনা আছে যে, অগণ্ডা ঋষি বিদ্যাপর্বত অতিক্রম করিরা আসিরা দক্ষিণে উপস্থিত হন··· তিনি সমুদ্র পান করিরা নিঃশেষ করেন ও জীর্ণ করেন। (ইহা কি ভারত ও তাপ্রোবেনের মধ্যবর্তী সমুদ্রশোষণের রূপক বর্ণনা ?—লেবক)
- (গ) ইঞ্জিনিয়র শ্রীষ্ট্রু অমরমাথ দাস ( India & Jambu Island ) মনৈ করেম যে, ভারত ও তাপ্রোবেন দীপটির

- মধ্যবর্জী সমুদ্রে স্থল স্কটি হইয়া ঐ অগভীর সমুক্রটি নিশ্চিক হইয়াছে ও উহাই দাক্ষিণাত্য।
- (খ) ভ্ভাগগঠন, নদীর গতিপরিবর্ত্তন ইত্যাদি কাজ কেমন করিরা ঘটে তাহার এক বিবরণের তাংপর্ব্য শ্রীর্ক্ত অমরনাথ দাসের উপরোক্ত পুভকের ভূমিকা হইতে এথানে দিতেছি।
  - (১) সমুদ্রতীরের স্রোত তীরের অমস্থ গাছে ভিনিস-পত্র বহিরা আনে। ইহা মূল ভূভাগের সঙ্গে তাপ্রোবেদ মুক্ত করার সহারতা করিয়াছে।
  - (২) সমূদ্রের খোরার ছই বীপের মধ্যস্থলে বিভিন্ন
    দিক হইতে আসিরা আঘাতে আঘাতে পলি জনার। যদি
    আঘাত না করিয়া শ্রোত একমুখী হয় তবে ছুরিয়া গিয়াও
    যে দিকে যে ক্রিয়া করে তাহাতেই পলি জমিয়া স্থলতাগ
    স্পষ্ট হওয়ার কাজ চলিতেই থাকে। এমনই করিয়া
    ভারত ও তাপ্রোবেন এবং ব্রহ্মদেশ ও লঙ্কার (এই লঙ্কা
    কোন্ লঙ্কা ?—লেখক) মধ্যবর্তী সমূদ্রে স্থলভাগ গঠনের
    কাজ চলিয়াছিল।
  - (৩) সমুদ্রের স্রোভবেগ তীরদেশে বিপুল চাপ প্রয়োগ করে। এই তীর চাপে তীরদেশে পর্বতমালা সৃষ্টি হয়—বিশেষত: যদি ওদিকে আবার কলের চাপ থাকে তবে এই পর্বতমালা সৃষ্টির আরও স্থবিধা হয়। তেই হেতু এই ভাবে বিশ্বাপর্বতমালার দিকে যে সব নদী বহিয়া আসিত তাহাদের ধারা বিশ্বাগিরি ক্রমশ: উচ্চতর কইয়াছে এবং সেহেতু আবার ঐ নদীগুলির গতিপথ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণগুলিতে বারংবার ইহার উল্লেখ আছে। এই ভাবে টলেমীর পরবর্তীকালে বোখাই হইতে কানারা পর্যান্ত পশ্চিম বাটের সৃষ্টি হইয়াছে। ত
  - (৪) কোন পর্বতমালার মধ্যে কোন সরু নিয়ন্ত্মি দিল্লা মধন নদী বহিলা যার তথন পথের মধ্যে কোন ছর্বল ছান পাইলে সেই ছান দিলা আবার স্রোভ চলিবার সপ্তাবনা থাকে। কিন্তু রষ্টিছারা নিকটের পাহাভ্যোরা জল যদি বেশী না হয় এবং উজানের দিকে যদি প্রচুর জলের সমাবেশ না হয় তবে এই পথ ক্রমশ: ভরাট হইলা যায়। বিদ্যাপর্বভিমালার মধ্য দিলা গলার যে পথ ছিল ভাহা পরিবর্তনের ইহাই কারণ।

#### গঙ্গা ও ভাঙ্গীরখীর অভিন্নভা

প্রসঙ্গ কথার বেরূপ আলোচনা হইল তাহারই হত্ত ধরিরা বিহার বঙ্গে আসিলে পালরাজ্যের পশ্চিম সীমার সম্ভবতঃ পাইলীপুত্র সর্বাপেকা রহৎ নগর। এই অকলের ভূমি, নদীপথ ইত্যাদির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গা ও বাঙালীর পক্ষে ভাগিরখীর অভিয়তাও বর্ণিত হইতেছে।

(ক) এীক্-বৰ্ণিভ পালিবোৰরাকে কেহ বলিভেছেন---



পাটলীপুত্র = পাটলা; ত্রীযুক্ত অমরনাথ দাস মহাশর ইহাকে
নানা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া পালামো বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বৌন গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়
যে পালিবোধরায় ভূমিকম্প ও বভাহেত্ সহসা গঞ্চার গতিপথ
রুদ্ধ হইয়া যায় এবং গঞ্চার প্রচুর জ্বলয়াশি সমন্ত ভূতাগ
প্রাবিত করিয়া কেলে। টলেমী-প্রদন্ত ম্যাপে পালিবোধরা
গঞ্চার তীরে।

- (গ) মহাভারতে বনপর্কে আছে যে, সগর রাকার ছেলেরা অংমেবের বোড়া লইরা কপিল মুনির কোপে পাতালে বন্দী হন। এঁদের উষার করার ক্ষ সগরের নাতি ভগরুপ গলাকে আবাহন করিরা বদেশে আনেন। এই রূপকের অর্থ এই যে, সগর দ্বীপ (এই সেদিনও অর্থাৎ ১৬১২ এইাক্সের কাছাকাছি সময় সেবার্ট্টন ম্যানরিক যথন এদেশে ধর্মপ্রচারে আসিয়াছিলেন তথন সগর দ্বীপ ঘিরিয়া যে ধর্মপ্রার ও নরবলি ইত্যাদি ছিল তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়—Murray's Discoveries & Travels in Asia, Vol II, page 102) সমুত্রের নীচে তলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে গলার পলিয়ারা উঁচু করার উদ্দেশে খাল কাটয়া পলার কল গলাসক্ষের দিকে আনা হয়। বিশেষ করিয়া এই কারণেই দক্ষিপবাহিনী গলার নাম ভাগরেম্বা ছই বাছ—ইহাই ভাগরেম্বা, ইহাই ছগলী নদী।
- (গ) উপরোক্ত বভার সময় ঐ বিপুল জলরালি বিদ্য-পর্বতের পথে আর সমুক্রের দিকে যাইতে পারে না; সে পথ ক্লছ হইরা যার, উহা বাংলার বুকে আসিরা সব ভাসাইরা দের এ পরে ঐ জলের খানিক নাটির নীচে চলিরা যার এবং

পথ করিয়া দ্রুত মাটির নীচ দিয়া দক্ষিণে সাগরে চলিয়া যায়। (তাই কি গলার অপর নাম ডোগবতী ?) এই ভাবে নল বাহিয়া বেশী জল প্রবল বেগে বাহিয় হইলে বেমন সমূধে গর্ভ হইয়া যায়, বলসাগরে বাংলার দক্ষিণে তেমনই গর্ড দেখিতে পাওয়া য়ায়। সায়ায়ণতঃ সমুদ্রের তীরদেশ বেমন ক্রমশঃ ঢালু ইইয়া সমুদ্রের তলদেশে পৌছে, এই স্থানের তীর সেরূপ নহে, সহসা এক বিপুল গর্ড। এদিকে নীচের জলপথে অনেক জল বাহির হইয়া যাইবার পর উপরের মাট ধ্বসিয়া য়ায় এবং সেহেতু নিয়বঙ্গে অজ্য নদীমালা দক্ষিণাভিমুধী হইয়া সমুদ্রে গিয়াছে।

- (খ) রেনেলের ম্যাপে আমরা দেখি, গলানদীর পশ্চিম
  তীরে রাজমহল। তাহার উণ্টা দিকে পৃর্বতীরে গৌড়।
  এবানে মহানন্দা উত্তর হইতে আসিয়া গলায় মিশিয়াছে। তারপর গলার পথ ছিল বর্তমান স্রোতের উত্তর দিক দিয়া—ষে
  গর্ত বদল হওয়ায় বেডুরিয়া রাজ্যের (?) বিলগুলি ( মউণা ও
  নওগাঁর নিকটবর্তী বিরাট বিলগুলি, চলনবিল, বিলাবকরী
  প্রভৃতি বিত্তীপ জলা ও নিয়ভ্মি) স্টি হইয়াছে। এই বিল
  ও নিয়ভ্মির উপর দিয়া ঘাইবার পর গলা তিলীর উপর দিয়া
  সোজা বিক্রমপুর (বাংলার জগ্রতম রাজ্বানী) চলিয়া
  গিয়াছিল। [রেনেলের ম্যাপের ৯ ও ১৬ নম্বর নজা ফ্রইবা]
  গলার ইহাই আসল গতিপথ ছিল, পরে এখানে ক্ষু স্রোত
  রাধিয়া দক্ষিণে নামিয়া, তাহাই আসল জলবারা হইয়াছে—
  এই মতও প্রচলিত আছে।
- (৩) প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলাদেশে জনবসতি কম ছিল। বাহা ছিল তাহা নদীতীরেই ছিল। বস্তত: নদীর তীরে ও উচ্চজুমি না হইলে তাহা বসবাসের বোগ্যছান বলিয়া বিবেচিত

হইত না। বিশেষত ভন্নীরথের স্বদেশে গলা আনরনের পুরাণকাহিনী বাঙালীর মনে এতথানি আলোডন আনিরাছিল বে,
ভান্নীরথীকে সকলেই শ্রন্ধা ভক্তি স্নেহ করিতেন। সেই হেতু
যিনি ভান্নীরথী-ভীরবাসী ছিলেন তিনি অধিকতর সম্মানিত
ছিলেন এবং নিজেকে অপর অপেকা পুণ্যবান্, সম্রান্ত ও সভ্য
বলিরা বিবেচনা করিতেন। এই হেতু সমগ্র গলানদীকেই
(পল্লাসমেত) পালরাজাদের পক্ষে (যাহাদের জনকভু অর্থাৎ
পিতৃত্মি ছিল বরেন্দ্রী), তংকালে ভান্নীরথী নাম দেওয়া অসম্ভব
ছিল না। বিশেষতঃ গলার প্রাংশের পল্লানাম ভো অনেক
পরবর্তীকালের (ডাঃ নীহার রায়ের বাংলার নদনদীতে
আলোচনা অপ্টব্যঃ ২৬ পৃঃ হইতে)।

#### ব্যুক্তবারগুলির অবস্থান

এই ভাবে আমরা পালরাজাদের জ্বস্ক্রনাবারের অবস্থান নির্ণয়ের পটভূমিকা ছির করিয়া লইলাম। এখন একে একে পুথক পুথক জ্বস্কন্ধাবারগুলির অবস্থান বর্ণনা করিব।

#### পাটলীপুত্র

কেহ বলিয়াছেন, ইহা পাটনার প্রাচীনতম নাম এবং এীক সাহিত্যে ইহারই নাম ছিল পালিবোপরা (রামপ্রাণ গুণ্ডের প্রাচীন রাজ্মালা পৃ: ৯০ এবং রামপ্রাণের প্রাচীন ভারত, পৃ: ১২৯)। আবার পালিবোপরা যে পালামৌ, তংকালে গলা পালামৌ দিয়া প্রবাহিত হইত, এই মতও আছে। (জ্মরনাধ লাসের India and Jambu Island, page 13%, etc.)। আবার পাটনার অতি নিকটে I)r. I). B. Speoner সমাট অপোকের প্রাসাদ, সভাগৃহ প্রভৃতির (তাহা নাকি দারায়ুসের সভাগৃহের জহুকরণে রচিত বলিয়া জহুমিত হয়) ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করিয়াছেন [J. R. A. S. (Bombay), 1917, pages 157-532]। স্বতরাং পাটলীপুলে (ইহা সমাট অপোকের রাজ্যানী ছিল) যে বর্তমান পাটনার সমীপেই ছিল তাহা ধরিয়া লওয়া যায়।

#### মুদগগিরি

পাটলীপুত্তের পর গলা দিরা বাংলার দিকে আসিতে গলাতীরস্থ পর্বতোপরি প্রথম যে প্রধান হুগটি পড়ে সেই স্থানটির বর্তমান নাম মুঙ্গের। এই হুগটি অতি প্রাচীন। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের চিহ্ন ইহার ভরে ভরে। (১) ব্রহ্মধণ্ড নামক সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে কীকট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মুলরোড নামক নগরের উল্লেখ আছে। (২) অতি প্রাচীন কালে মুদ্গল ধ্বি এই স্থানে তপতা করিতেন বলিয়া কবিত আছে। তাই এই স্থানের নাম মুদ্গলগিরি হইয়াছে। (৩) হরিবংশে জালা যায় যে গাবিহত বিশামিত্রের পুর্জাণের মধ্যে মুললল নামে এক রাজা এই স্থানে (২) রাজত্ব করিতেন। (৪) কবিত আছে যে, পুর্বাকালে কর্ণরাজ এখানে বাস করিতেন। (৫) কালিংছাম ইছাকেই হিউএনসংভের হিরণ্য পর্বাক

বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন বে, রাবণবধের পাপ এখানে গলালানছারা হরণ করার বে ঘাট কৈ ছ-হারিনী'র ঘাট হয় তাহা কালে 'হরণ' হইতে 'হিরণা' নাম পার ( Arch, S. Rep. XV pp. 15-18 & Anc., Geo. p. 476)

ছুগটি একটি পার্কভাভূমির উপর প্রভিতিত। ইহা দৈর্ঘে ৫ হাজার কূট, প্রন্থে সাড়ে তিন হাজার কূট। প্রাচীরটি প্রায় ১৫ হাত উচু। একদিকে গলা, অপরদিকে স্থাভীর পরিধা বিভ্যান আছে। ছুগছারে কতকগুলি লুগুপ্রায় বৌছর্দ্ধি (পালরাজারা বৌছ ছিলেন) বিরাজ্যান। এই বিষয় Transactions of the Asiatic Suciety, Vol. IX, pages 56-57-এ বর্ণনা আছে এবং নন্দলাল দে কৃত The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India-র ১৩২ পৃষ্ঠাতে বিবরণ আছে।

#### বটপৰ্ব্বতিকা

মুক্তের ছাড়িয়া গলা বাহিয়া পূর্বাদিকে বলাভিমুখে চলিবার পথে কহলগাঁওর (ভাগলপুর কেলা) নিকট বটপর্বত নামক এক পর্বতিশিবর আছে। ইহাতে বটেশ্বর নামক শিব আন্ধণ্ড প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং নদীতীর দিয়া পর্বতোপরি বিস্তাব পরালে বাহেমাগাঁ ধ্বংগাবশেষ বিভ্যমান আছে। (১) উত্তর পূরাণে বটেশ্বর নাথের পর্বতগান্তের ভারুর্ব্যের আনেক বিবরণ আছে (Ancient Geography—N. I. Dey, page 27), (২) ১১৭৭ সন অর্থাৎ এখন হইতে ১৮০ বংসর পূর্বের বিজয়রাম সেন তাঁহার গলাপথে তীর্থ মণের বিবরণ লিখেন। ইনি জললী-ভাগীরথী দিয়া নৌকাখোগে বড় গলা দিয়া স্থতীর পথে নহে) ভগবানগোলা, গোদাগাড়ীও রাজ্মহল হইয়া কালীর দিকে অগ্রসর হইতে পাকেন। বদীর-সাহিত্য-পরিষদের মুক্তিত তাঁহার পূঁথি 'তীর্থম্বদনে' ৪৬, ৪৭, ৪৮ পৃঠার লিখিত আছে যে গলাপ্রসাদ ভেল্যাগাড়িবামে রাথিয়া…লক্ষীপুর প্রামপুর বামে রাথিয়া—

সন্মুৰে আছেন এক বটেশ্বর পর্বত।
দেখিয়া চালায় নৌকা চলে খেন রখ।
তাহার নিকট আছেন দেবতা বিশুর।
যাত্রী লয়া মহাশ্ব চলিলা সম্বর।

কুঠরের মধ্যে দেব করিলা প্রণাম। বিভর পাণর হেতু পাণরবাটা নাম।

পাহাড়াা রাকার বাট কাহল গ্রামেতে মন্দ মন্দ চলে নৌকা রাবি বাম ডিতে।।

(৩) বটেবর পর্কত, পাবরঘাটা ও কহলগ্রাম—এই বিভা। স্থান ব্যাপিরা চারিবিকে বহু প্রাতীন কীর্ত্তির নিবর্ণন পঞ্চিমা। জাহে (ভারতবর্ব, ১০৫০, জৈঠি, ৪০৫ পৃঃ, প্রীর্ক্ত রমেশচন্ত্র মন্ত্রদার উপরোক্ত উপক্রণ সাহায্যে বটপর্বাতিকার অবহান নির্দার করিতেহেন )। (৪) রাজা বর্ষপাল-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞমনীলা বিহারের ছান বিষয়ে নানা তর্ক আছে। কেই বলিতেহেন উহা ভাগলপুর জেলার স্থলতানগঞ্জের নিকট লাদিরা পর্বাতে; কেই বা পার্থুরেঘাটার সমিহিত খননহারা প্রাপ্ত বিবিধ বুহুর্ভি ও অভাভ নিদর্শন হারা ইহাকেই বিজ্ঞমনীলার অধিঠান বলিয়া গণ্য করিতেহেন (J.A. S. B. X. 1911. p. 342)। (৫) মনহলি লিপির দাতা মদনপালদেব যে পভিতকে দান করেন তিনি হইলেন চম্পহিট গ্রামনিবাসী পভিত প্রভ্রষণ (উপাধিবারী) বটেশ্বর স্থামিশর্ম। স্থতরাং সেকালে যে বটেশ্বর কোন খাতিসম্পন্ন দেববিপ্রহের নাম ছিল তাহাও লক্ষ্য করার বিষয়। (বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষ্ধং-পত্রিকা ৫ম ভাগ, ১৫৭ পৃঃ)

#### বিলাসপুর ও সাহসগগু

মহীপাল দেবের ছুই জ্বাক্তবাবার—বিলাসপুর ও সাহস-গণ্ড। বটপর্বতের পর যে স্থানগুলি স্থানগুলে খ্যাত তাহা হুইল তেড়িয়াগলি, সিক্টিগলি (ইহাই কি মুসলমান জামলের (Jarhy?), রাজ্মহল (স্থতীগলা সক্ষ সন্নিহিত), গৌড় (মহানন্দা গলা সক্ষ সন্নিহিত) ও গোদাগাড়ী (জ্লাকী [ডগবানগোলা] গলা সক্ষ সন্নিহিত)।

তেড়িয়াগলি ও সিক্ডিগলির গঞ্চার তটরেখা (পর্বত-সঙ্গল এই দেশ) খুব পরিবর্ত্তন হইরাছে মনে হর না, এবং এই সকল স্থানে অল্প অল্প প্রাচীন চিক্ক বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু পূর্ববর্ণিত অল্পান্ত ক্ষমন্তবাবায়গুলির অবিচানে যেরুপ বিত্তীর্ণ প্রাচীন চিক্ক আছে সেরুপ বিত্তীর্ণ প্রাচীন চিক্ক এই সকল স্থানে দেখা যায় না। কিন্তু অতি বিত্তীর্ণ প্রাচীন চিক্ক দেখা বায় রাক্ষমহল পর্বতে।

- (১) উপরোক্ত 'তীর্থনঙ্গল' পুতকে আছে—পৃ: ৪২, ৪৩ যুঙ্হান উদয়নালা বামভাগে রাখি। শীস্ত্রগতি চলে নৌকা উড়ে যেন পাখি ৪১৯৬ ছুই দও বেলা ভুখন গগনে আছয়। রাভ্যতল আসা নৌকা উপস্থিত হয়।।১৯৭
  - রাজ্মহল নগরের অপূর্ব কথন। কৃত শত বালাধানা আশুর্বা রচন।।১৯৯
  - পাচ ক্রোশ সহরধান খন খন খর।

    কতো কতো মুদিখানা দেখিতে কুন্সর।।২০০
    হাট বান্ধার স্থানে স্থানে রহে খড়ীখানা।

    সর্বাদা নহবত বাব্দে তাহা নাহি মানা।।২০১
    বোষালের আগমন কৌন্দার তনিয়া।

    আশ্ব্য পালকীতে চড়ি মিলিল আসিয়া।।২০২

(२) (कर्न धरे क्लिमात मरह, छाहात चामक चार्म मूजनमान जामाल चुकांत जमात हेटा छाटात ताक्यामी हिन। মানসিংহ ইহাকেই উড়িকা বিৰুয়াতে (১৫৯২ এ:) বাংলার রাক্ষানীরূপে (অগমছাল) মনোনীত করেন। মানসিংছ-নির্শিত ভুমামসন্দিদের চিহ্ন এখনও আছে। 🛭 রামপ্রাণগুপ্ত সম্পাদিত রিয়াৰ-উস্-সালাতিনে রাক্ষহল বা আগবরনগর উল্লেখে ইহার বিবরণ আছে। ৩৫ পৃ:। (৩) কিন্তু ভাহার অনেক আগে হিন্দুরাক্ত্রের আমলে এই রাক্ষহলের স্থানমহিমা কি রাকাদের নৰুৱে পড়িয়া কোন রাষ্ট্রযন্তের অধিষ্ঠান হইতে পারে নাই ? ইহা আমাদের মনে হয় না। কানডেন ব্রোকের নক্ষাতে (১৬৬০ খ্রী:) দেখা যায় যে, এখনকার মত ছইট ( স্তীর **डानैतरी ७ डन**रानरगानात कनकी ) नरह, उनकात किरन রাজ্মহলের পূর্বাদিকে গন্ধা হইতে অন্ততঃ তিনটি স্রোত দক্ষিণ **मिरक नामित्रा जानिता किछू मिक्स् गीरत शीरत अरकत नरक** অস্তে মিলিত इंदेश পরে একদেহ-ভাগরণী হইয়াছে। অর্থাং স্থতীর পশ্চিমে রাজ্মহলের গায়ে আর একট দক্ষিণবাহী স্রোভ ছিল এবং তাহা এই পর্বতাকীর্ণ রাজ্মহলকে অধিকতর देविष्ठा मान कतिशाष्ट्रिम ।

আমরা অভ্যান করিতেছি যে মহীণালের সময় (একাদশ এটাকে) রাজ্মহল তাহার অভতম জ্য়য়য়াবার হইবার যোগাতা বারণ করিত। তবন ইহার নাম কি ছিল ? তবন ইহার নাম ছিল হয় বিলাগপুর নতুবা সাহসগত। অধিকতর প্রমাণ অভাবে ইহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। [ যে সকল স্থানে মুসলমান রাজাদের রাষ্ট্রবন্ধের কেন্দ্র পরিকাল প্রতিষ্টিত ছিল সেধানে হিন্দুরাজ্দ্রের চিন্দু, নামবাম বড় বেশী মুছিয়া গিয়াছে বা চাপা পড়িয়াছে। দিলী যদি হন্তিনাপুর হইয়া থাকে তবে মুবিটিরের চিন্দাদিও নামবামওয়ালা চিন্দু সেধানে এতদিন পরে সন্ধাম করিয়া বাহির করা শক্ত। ]

রাজ্মহল যদি বিলাসপুর হইরা থাকে তবে সাহসগও কোথার? রাজ্মহলের পরই গগানদী বাংলাদেশে পড়িরা নরম মাট পাইল এবং তখন তাহার তটরেথা আর শতান্দীর পর শতান্দী বরিয়া এক রহে নাই। এই বিষয় পুর্বে কৃতক আলোচনা করিয়াছ। স্তরাং সাহসগও যদি বিত্তীর্ণ ১২।১৪ মাইল ব্যাপী গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইয়া না থাকে তবে তাহার গলাতীরস্থ ধ্বংসাবশেষ কোথায় গেল? তাহার মামটি তো আর এখন তনিতে পাইন?

(১) গণ হইতে গড়—গড় হইতে বাঙালী গাড়ী নাম বানাইতে পারিবে বৈ কি ? যিনি সাহসী ও বলী তিনি স্থার হইরা থাকেন। যিনি দলের স্থার তিনিই পালের গোদা। তাই কি কালে কালে সাহসগণ্ড গেঁরোলোকের

मूर्व (शामाश्री माम नहेबाहिन १ (शामाशाफी क्ननी-शकाब সঙ্গমন্থলের নিকট গঙ্গার উত্তর পারে অবস্থিত। এই স্থানট এবন বড় বন্দর---রেল ও জীমার (क्षेत्र---এবান হইরাই সৌড়-मानमञ् यारेवात १४। माइमभ७ (य काल काल भीमागाणी হইরাছে তাহা আমার অভুমান মাত্র। পরবর্তীকালে কোন ভাগ্যবান্ সন্ধানী ইহার সমর্থক ভারও ভবিক উপকরণ পাইতে भारतन, रेहारे **चामारमंत्र चाना।** (२) এर अंतरक अक्ट्रे ভণ্যও পাওয়া যায়। বল্লালসেনের পিতা বিক্রসেন পাল-রাজাদের নিকট হইতে বাংলার রাজ্বন্ধি কাড়িয়া লন। তিনি বিজয়পুরে রাজাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিজয়পুর উল্লিখিত গোদাগাড়ীর সম্লিছিত বিভয়নগর গ্রাম বলিয়া নির্ণীত हरेबाएए ( J. R. A. S. 19 4 p. 101 )। अधारन विकार हिलात घटना श्राप्त श्रका निलाय वरतम वयुनकान সমিতিতে রক্ষিত আছে। ইহাই স্বাভাবিক যে, একদা যে গোদাগাড়ী পালরাজাদের অন্ততম শাসনকেন্দ্র ছিল বিজয়লাভ করিয়া বিজয়দেন খনামে তাহার উপর জলগী-গঙ্গার সঙ্গমন্থল বরেমভূমির এই ছারদেশে রাষ্ট্রকেন্দ্র বিজয়-পুর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ রাজধানীই পরে বল্লালপুত্র लक्षनरमन कात्रअ পन्छिमहिङ महानमा ও গদার সক্ষ-খুলস্থ রামাবতী নগরের (রামপালের রাজধানী) সালিধ্যে স্থানান্তরিত করিয়া খনামে 'লক্ষণাবতী' নামকরণ করেন। (৩) পুর্ববন্ধে নদীতীরত্ব প্রাচীন সম্পন্ন গ্রামগুলির স্থান পরিবর্তন इत्र, जामदा (पिश्वाहि। नषी गणि-পরিবর্তন করিতে ধাকে. ৰাসিন্দারা পূর্ববাসন্থান ত্যাগ করিয়া নিকটেই নদীতীরে

অপেকারত উপযুক্ত হান শ্র্তিরা বাস সরাইরা লইরা বার কিন্ত গ্রামের নামটি পরিত্যাগ করে না, ন্তন হানে পুরাতঃ গ্রামের নামটি আনিয়া ব্যবহার করে। নদীর গতি পরিবর্তকে যদি প্রাচীন কনপদ ভাঙ্গিরা তাহার কীর্ত্তিনাশ হয় তবে আর তাহার প্রাচীন চিহ্ন থাকে না, যদি নদী কেবল দ্রে সরিয় যায় তবে পরিত্যক্ত হতন্ত্রী নগরের চিহ্ন দেবিবার সম্ভাবন থাকে। আমাদের গোদাগাড়ী সাহসগতের সেইরূপ ন্তঃ সংকরণ হওয়া অসম্ভব নহে।

#### রামাবতী

গলা ও মহানন্দার সদমন্থলের কাছে গলার উত্তর তীরে গোড়ের বিত্তী ধ্বংসাবশেষ আৰও বর্তমান। ইহা অতি বিতীণ হান ব্যাশিরা পাকিবার কারণ এই যে, নদীর গতি সম্ভবতঃ ক্রত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাই জনপদট ক্রমশ: নদীর তীর বেঁসিয়া বিভ্ত হইতেছিল এবং প্রাচীন বসতি অঞ্চলের স্থান-মাহাস্মা ক্রমশ: হ্রাস পাইতেছিল।

মুসলমান আমলে গৌড়নগরের নামও পরিবর্তিত হইরাছিল ।
কিন্তু গৌড় গৌড়বঙ্গের রাজধানী হওয়ার দরুন গৌড়নাম লুগু
হয় নাই, এবং গৌড় লক্ষণসেনের রাজধানী লক্ষণাবতীর
অধিষ্ঠান হওয়াতে তাহার 'লক্ষোভি' নামও দীর্ঘকাল (মুসলমান
আমলেও) এইখানে চলিয়াছিল। নিকটেই রামাবতীর
অধিষ্ঠান ছিল। তাই আইন-ই-আকবরীতে তথনও 'রামোতি'
উল্লেখে ইহা পরিচিত হইয়াছে। [ শ্রীমুক্ত প্রবেধ্বচন্দ্র সেন,
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ৭১ পৃঃ।]

# পূর্বরাগ

## শ্রীনীহারকান্তি বেগ্য দন্তিদার

অহর্ষপান্তার মতো যদি কিছু মেখ ভেসে এসে
কলকন্যার কোনো যৌবনের গোপন সৌরভ—
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দের যদি একা সেই মেখনার দেশে:
যেখানে ভোমার মন নীল-রাভে কিরে পার সব।
আলো-মাধা শাল-ভাল-পিয়াদের অরণ্য-বাভাস
অনেক রোদের ভিড়ে যারা সব হরেছে শ্রামন,
বেধানে ছুমের দেশে মিশেছিল শত বালুইাস
সেধানেও সেই মেখ ছপ্লের মতো কলমল।

তোমার বকুলতলে তারি যদি হাওয়া এসে লাগে
এলোমেলো উদাম—সীমাহীন আকাশের গার।
খুসর বালুর চরে স্থানিক প্রাণের সোহাগে
খুদী হবে জানি তবে বাদলের কোনো সন্থার।
—প্রাবণের মেবে মেবে ভেসে-আসা মেবনার গান
এনে দেবে নির্দানে এই সব স্থাতির উদ্ধান।



রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাক্তেপ্রপ্রদাদ নয়াদিলীতে সৈতবাহিনীর ক্চকাওয়াক পরিদর্শন করিতেছেন



ক্ষৰলৈ সভীৱ মন্দির, হরিবার কটো—জীপিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

## হরিদার

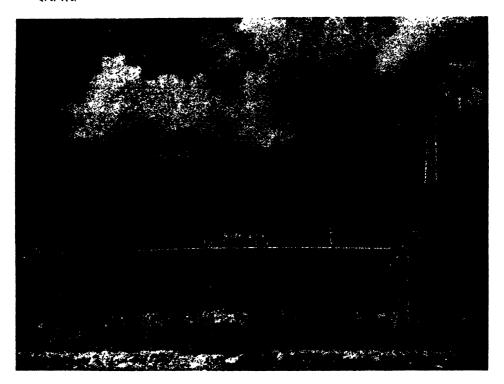

লছমনবোলা সেতৃ



बचक् वार्षे वार्षे किया किया किया विभाग विभाग विभाग वार्षा वार्षा

## প্রতিবেশিনী

## শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ছোট আন — রাপীদ। এ প্রামের মধ্যে বিমলাকে না কালে এমন লোক নাই। সবাই খাতির করে তাকে— আবার ভরও করে। বিমলা বলে, খাতির কি আর আমাকে করে, খাতির করে আমার গতরকে। বেখানে যাব—গতর খাটাব, ছ'মুঠো ভাত— আর পরনের একখানা দনি—এ কেউ না দিরে পারবে না। আমার আবার— আপন-পর কি! সারা গেরামটাই তো আমার ঘর। যে ডাকবে আদর করে, তারই বাড়ীভে যাব। যেচে কারও বাড়ীতে পা দেবে—হেম ব্যক্তি আশু চক্তির মেরে বিমলী নর।

সেটা অত্যক্তি নয়। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়ে বাপের বড়েও বড় হয়ে ওঠে। বাবা ভাল বর বর দেবে বিয়ে দিতে পারেন নি। ভাল বরে বিয়ে দেবার সাব্যও ছিল না তাঁর। তিনি ছিলেন যাক্ষনিক আহ্মণ—ভাল লেবাপড়া শেবেন নি, বড় বড় ক্রিয়াকর্মের কেউ তাঁকে ভাকত না। ষষ্ঠী পৃশা—মনসা পৃশা, ইতু, মহলেচঙী—বড়জোর কলচৌকিতে পাতা বাছরুনিনী লক্ষী বা পৃত্তকর্মণিনী সরহতীর আরাধনা তাঁর ভাগ্যে কৃতিত। এসব পৃশার দক্ষিণা—তামমুদ্রা, পাওনা—নৈবেজের চাল কলা—উপরি কলখাবার বা আহ্মণ-ভালনের নিময়ণ। কালেভদ্রে নালীমুবে—ছ'একবানা গামছা বা আট হাতি বৃতি শাড়ী মিলত। ইউরোপের য়য় তবন পৃথিবীতে ছর্তাগ্য ছড়ায় নি—মোটা ভাত কাপড়ের ছর্ত্রোগ্যও ঘটে নি তাঁর—তাই কোন রক্মে বিমলার সঙ্গে আরও তিনটি ছেলেকে মাহুষ্ করে ভুলতে পেরেছিলেন।

বিমলা বলে, পাঝিরা ধেমন আহার জোগার না বাচ্চার মুখে—তেমনি আর কি। নেহাং ভগবানের দরা তাই কোন রকমে খুঁটে থেরে বেঁচেবতে রইলাম সব। ছেলে মায়ুষ করবার ক্যামতাই যদি থাকত বাবার—তো ভাইরেরা করবালিষ্টার হ'ত না ? অমন ঠিকে দোকানদারি করবে কেন—ভাইনে আনতে বার বারে টান ধরে। আমারই বা এ হুগ্গতি কেন! একটা বুড়ো ঘাটের মড়া ধরে—আইবুড়ো নাম খণ্ডন করেন বাবা। হতে হ'ল কি—ছের কালটা থান কাপড় পরে বাপের ঘরেই রইলাম। বোঝা নামাব বললেই নামানো বেত ঘদি ভা হলে আর ভাবনা থাকত না!

খামীর জন্ত বিমলা কোন দিন বেদ করে নি। , সৈ প্রসঙ্গ উঠলে বলে—ভারি স্থবে রেখেছিল কিনা—ভাই ভার জন্তে কাঁদব। পোড়া কপাল। ছের জন্ত একাদনী করতে রেখে গেল বে ঘাটের মড়া ভার সঙ্গে আমার স্থবাদটা কি।—বন্ধ । ও যার বন্ধ ভার সংক্রে—অভের মাধার লাঠি বাজে।

বাবা গত হলে বিমলা ভারের সংসারেই ছিল। ভখন সবে বিরে হয়েছে বড় ভাইবের; ছেলেমাম্থ বট্ট—ভাকে বর-সংসার চিনিরে না নিলে লোকেই বা বলত কি ? কিছু বউ যখন ভাল করে খর-সংসার চিনল তখন বিমলা এসে উঠল মেল ভারের সংসারে। অর্থাং আসতে বাধ্য হ'ল সে। বাপের সংসারে ধিতীয় ত্রীলোক না থাকার সব কাল্লই সে স্বাধীন ভাবে করত। তার গিন্নীপনা ছিলে নিরমুশ। সেই কারণে তার মুখের আটক ছিল না—কোন কাল দিয়ে কেউ আটকে রাখতে পারত না তাকে বাড়ীর মধ্যে। হয়ত উম্বনে ভাত চাপিরে সে পাড়ার যেত গর করতে, হয়ত বা নিজের সংগারের রোগী কেলে পরের বাড়ীতে ধেত রোগের খবরদারি করতে।

এক দিন বছবউ সামীকে একান্তে বলেছিল, এমন ধর আলানী—পর ভোলানী নিয়ে সংসার করা পোষাবে না আমার—তুমি বাপু আমাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

কণাটা বিমলার কানে যায়। না যাবার কোন হেড় ছিল না। পাশাপাশি শোবার ঘর—মারাধানে দরমার বেড়া। যত নীচু গল্পার গোপন জালোচনাই হোক—একটু কান পাতলে প্রত্যেক বর্ণই শ্রুতিগোচর হবে। বিমলা জাড়ি পাতে—এ কথা ওর সামনে বলতে সাহস করবে না কেউ, কিন্তু পাশাপাশি ঘরে বাস করে কৌতৃহল দমন করে রাখতে পারে এমন সাধু সন্নাসী বিমলার নজরে আৰু অবধি পড়ে নি!

সেই রাত্রিতেই তুলকালাম ঝগড়া।

বড়বউ গলা ছেড়ে বললে—মরণ আর কি ৷ বড় ভাই পিড়ুছলি —তার ধরে আড়ি পাততে লহা করল মা তোর ৷

বিমলাও সতেকে ক্বাব দিলে—তোরা বলতে পারিস—
আর যত দোষ আমার ভনতেই। বেহায়া—কালাম্থী
কোপাকার—গতর ক্স করে খাটব—আবার বোঁটাও ভনব?
কেন? বলে,—লাভ নেই ভূতো,

কাঠ পাড়ার গুঁতো ।— সাত ব্যাটা মারি তোর সংসারের মুধে।—

মেৰ ভাইরের সংসারেও ছায়ী হতে পারলে না সে।
নিজে মেরে সঙান করে তার বিয়ে দিলে—তার বউকে
নিয়ে যথেপ্ট সাধ-আফ্লাদ করলে—কিন্তু বউ এলে ভারেরা
সব একদম বদলে যায়। তারা তথন মাহ্ম থাকে না, পরের
মেরেদের লাগানি ভাঙ্গানিতে—তারা বানোয়ার বনে যায়।
ভালোয়ার কখনও আত্মকুট্র নিয়ে বাস করতে পারে। কি
একটা সামান্ত কথায়—মের ভাই লাঠি নিয়ে তেন্তে এল—

फेब्रम मधाम चा करवक चित्रदेश बिर्टन विमनारक। कैंगिए कै। पट अधिनाथ पिरत (म अरम फेर्रेस (कार्ट अहिरतम कार्ट । **(हांग्रे कांग्रेग्रे) वांग्रेश्वरन (शाह्यत—विदय बाउम्रा करत मि. এ-**(मम त्म-तम करत बूरत रवशात । इ' शांठ मिरनत कड वाडी चार्त्र, देह देह करत, चारात छेशाउ हरत यात्र किहू पित्नत মত। তারই সংসার ( অর্থাং শূর ঘর ) আগলে পড়ে থাকে विश्रमा। जश्जात जानमात्ना मात्न त्राखिए लोवात अक्छी चाम्हापत्मत वादश चात्र कि । नरेल मात्रापिन--- मकान খেকে সন্ধা পৰ্যান্ত টো টো করে এবাড়ী সেবাড়ী ছরে বেছানোর কামাই তার নাই। কারও বাছীতে বিয়ে-ভাক विमलात्क: कात्रध श्रमवकाल छेनश्विण-विमलात्क छात्र চাই. মেয়ের ঘটকালি করতে আর মেয়ের সলে তার খন্তরবাড়ী বেতে বিমলা ছাড়া গাঁরে আর আছেই বা কে! আবার ছবিনেও বিমলা বুক দিয়ে গিয়ে পভবে। কেউ গেলেন विष्यान-वाष्ट्री-बद्ध विश्वमाद क्रियाद द्रहेम-काद अञ्चर मृत्य क्ल स्वाद लाक महे—विमना भिवान दाकित। माता नारवत श्राह्मकान-अश्राद्याकान विश्वना रान अश्रिवारी। কিন্তু নিত্য পাওৱা অর্থ্যের আলোর মত সহত্ত বলেই ওর মূল্য বিশেষ করে চোবে পড়ে না। সেক্ত কোভ নাই বিমলার यत्। भत्रत्वत्र कांभण्यांना निष्ठा ष्ट्राण यदा तक चात्र वर्ण-ধাসা ক্রমি-চমংকার পাড়া কাণ্ড তো প্রশংসার লোডে মাসুধের লব্জা নিবারণ করে না। বিমলাও ভাল কথার श्रेणानाम जाभर विभए विना कास्तात भिरम नामा ना। ভার বঙাবে যা প্রতিষ্ঠিত-তাই ভার ধর্ম, মুভরাং ভা থেকে তাকে বিচ্যুত করা সহত্র নয়।

শীরের মথ্যে মিত্রদের অবস্থা ভাল। ছই ভাই—উপার করে; একজনের গোলদারি দোকান—একজন বড় চাকরে।। একারবর্তী পরিবার। সম্প্রতি চাকরের চালের সঙ্গের ব্যবসায়ীর চালের সামঞ্জ হচ্ছে না। গরমিলটা মাবে মাবে প্রকট হয়—কিন্তু সেটা মারাত্মক নর। ভারেদের সামনে—বউদের মূব খোলে না—তবু বাইরের কেউ না ব্রলেও বাড়ীর ছ' পক্ষ ব্রেছে এ ভাবে বেনী দিন একারবর্তিতা বকার রাখা চলবে না। ছই বউরের মধ্যে কাক্ষেক্সের্গা ঢালা গোছ ভাব এসেছে, পারভপকে কেউ শ্রমসাব্য কাক্গেলি করতে চার না।

এক দিন বছৰউ সুহাস বিমদাকে ডেকে বললে, ভাই ঠাকুর-বি---দিনকতক থাকবি আমার কাছে? বাতের ব্যথা নিরে হাজার বার ওপর থীচে করতে বড় কট্ট হর---ভাঁড়ার সামলাতে পারি না।

বিষলা বললে, এ আর বেশী কণা কি বছবউদি, তোমরা কি আমাধের পর ? ভাঁভার বার করে দেওরা নিবে ঠাকুরের সদে বিটিনিট বাধল বিমলার। ঠাকুর আপত্তি ভূললে, এক বাট বি ভরকারিতে দিতে কুলোর না তা জলধাবারের স্চি কিসে হবে ?

বিমলা বললে, কারদা করে অল বিবে সূচি ভাৰতে না পার ত কিসের রাঁধুনি ভূমি ?

ঠাকুর রাগ করে চলে গেল।

বিকালে ছোটবাবুর ছেলেমেরেরা জলধাবার থেলে না ভাল করে। ছোটবউ কিরণের কাছে নালিশ জানালে জন্ন বিরে ভাজা টানা পরোটা নাকি বাওরা যার।

ছোটবউ কিরণ ঠাকুরকে ধমক দিলে, ঠাকুর ছেলেদের জন্ম লুচি করা হর নি কেন ?

ঠাকুর বললে, আন্তে বিয়ের বরাদ কমালে আমি কি করব বল্ন ?

কেন—বরাদ কমান হ'ল কেন ? কে কমালে ? আজে পিসি ঠাকরুণকে জিজাসা করুন।

কিরণ বড়লোকের মেরে—খামী বড় চাকরে। পান থেকে চূণ খসলে ওর মেজাজ রুক্ষ হরে ওঠে। বললে এ বাড়ীর জনে জনে করা নয়—এ কথাটা ভোমার পিসি-ঠাকরুণকে বল। সংসার-ধরচ কিছু কম দেওয়া হয় না— ছেলেদের লুচি ধাবার খিরের অভাব হবার কথা নয়।

বিমলা উপর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, কেন অভাব হবে বিরের ? ওই বিষে আমি দশ এন ছেলেকে ল্চি ভেকে ধাওৱাতে পারি।

ছোটবউ বললে, অত টানাটানি করে বি বার করে দেবার মানে কি ঠাকুরবি ? ওতে আর কত সাশ্রয় হবে।

ওরে ভাই পাঁচকুলে সাজি ভরে। সংসারে অঢেল আছে বলেই যে অপচো করতে হবে তার মানে নেই। লক্ষী জনাদরের নন—

ধাক তোমাকে আর সাউর্রি করতে হবে না—কিসে কি হয় আমি বুঝি।

এ ভাবে মুখঝামটা খাওয়া বিমলার স্থভাব নয়। সেও অকমাং রুখে উঠল, মুখ করছিদ যে ছোটবউ! আমি কি কারও কেনা বাঁদী যে চোপা সরে ছেনন্তার অন্ন মুখে ভূলব ?

না তুমি রাজরাণী---

গোল্যোগ বেড়ে উঠতেই বছবউ স্থাস উপর থেকে নেমে এল। মোটা-সোটা মাহম, তাড়াতাভি আসতে, হরেছে বলে ইাপাছে। বললে, তোমাদের ব্যগ্রতা করি বাপু—চুপ কর।

ছোট বউ কিরণ বললে, ব্যগ্রতার কথা নর দিদি,.
নিজের সংসারে চোর হয়ে বাস করব—তেমন মেরে আমি :
নই।

'ভবে করবি কি ?' স্থহাস শাসনের স্থার বললে, 'ঠাকুরবি যা করেছে আমাদের ভালর ক্রেই।'

তা ভানি, না হলে এত লোক থাকতে ওকেই বা ডাকবে কেন! কথার বলে না সাত কুট্মের নাম গেল—হিদে ভোলার নাতি! তোমারও হরেছে তাই।

কথাটা বছ কর্তার কানে উঠল। তিনি বছ বউকে ডেকে বললেন, বিম্লিকে বিদের কর—ওর হুগু তো যত অশাস্তি।

বছবউ বললে, আশান্তি আজ নতুন হয় নি। তোমরা পুরুষ মামুষ--বাইরে থাক--জান না কোণায় কি হচ্ছে।

'কানি।' বড়কণ্ডা ধমক দিলেন, 'তাই বলে বাইরে লোক হাসাবে নাকি ?'

বড়বউ চোবের জল কেলতে কেলতে উঠে গেল—দে রাত্রিতে সে আর অন্ন স্পর্শ করলে না।

8

পরের দিন ছাড়া কাপড়খানা বগলদাবা করে বিমলা বললে, চললাম বড়বউদি, ভোমার ভাঁড়ারের চাবিটা নাও— আর জিনিসপত্তর—

বছবউ বললে, তোমাকে অবিশ্বাস করব এমন সাহস আমার নেই ঠাকুরঝি। কিছু মনে কর না।

না—আমরা ভাই কোয়ারের ময়লা, এক কায়পায় থাকতে পারি কৈ । একটু হেসে বললে, এমন পোড়াকপাল বড়বউদি যে, সবাই বলে এস লক্ষী যাও বালাই। তোমরা ত পর নও—আসব বৈ কি ।

হাসতে হাসতে বিমলা চলে গেল।

সে চলে গেলেও মিজদের চিড়-ধরা কাচের সংসার জার জ্যোড়া লাগল না। ছ' মাসের মধ্যে ছুই ডাই পৃথক হরে গেল। ছোট ডাই জমিকমা বাড়ী বাগানের ডাগ বুবে নিরে বউ ছেলেকে রেখে চাকরিছলে চলে গেলেন। ওদেরও বিদেশে নিরে যেতে পারতেন—কিন্তু সদ্য ভাগকরা জমিকমার স্বন্ধটা পাকা করে নেবার জন্যই পরিবারবর্গকে দেশের বাড়ীভে রেখে গেলেন।…

সংসার খাড়ে পড়তেই ছোট বউ কিরণ চোখে অন্ধকার দেখল। সাহায্যকারিণী কাউকে না পেয়ে সে একদিন বিমলার বাড়ীতে এসে হান্ধির।

সেদিন বিমলার ছোট ভাই বলাই বাড়ী এসেছে। বিমলা বছদিন পরে ঘটা করে র'াবতে বসেছে। আৰু কোন রক্ষে ভাতে ভাত সিদ্ধ করে জ্বা নির্ন্তি চলবে না। আৰু পাড়া-বছদিন আদের চেন্ত্রে সংসারের দাবি হরেছে বাছতর। বছদিন আগেকার কথা মনে পড়ছে বিমলার। তথন সবে ছ'একখানা ভরকারি রাঁধতে শিখেছে। বাপের সামনে থালা সাৰিৱে প্ৰায়ই বলত, একট ভিনিস যদি কেলে রাথবে ত জন্নব করব বাবা। জার কেমন হয়েছে নান্না ঠিক ঠিক বলবে কিছা।

বাবা হেসে বলতেন, ভোর রান্নার নিন্দে করতে পারলাম না কোনদিন—কার কাছে এত শিখলি বল ত ?

এই কথার প্রথমা বিমলার মুথে সলক্ষ মেহুর ছারা নামত। মুখ নীচু করে বলত, রামা আবার মেয়েমাহ্মকে শিধিরে দিতে হয় বুঝি!

তা বটে।

আৰু রাঁবতে রাঁবতে আপন মনে মরণ করছিল সেই
পূলে-যাওয়া দিনগুলির ঘটনা। রালা মেরেদের জ্মগত জিনিস
—কিন্তু তাও যে ভূলতে বসেছে সে। শুধু নিজের উদরপ্রণের
জ্ঞা যে আয়োজন তাতে আর কতটুকু আগ্রহ জাগে!
কাউকে গাইয়ে তার ভ্রু মুববানি না দেবলে—ভার মুব
থেকে অক্
প্রশংসাবানী না শুনলে নারী-জীবনের সার্বকতা
কি ?

কিরণ এসে বললে, আজ যে ঠাকুরবির রায়ার ভারি ঘটা। বলাই বাড়ী এসেছে বুঝি ?

হাঁ ভাই বোস। পিঁছিখানা বাঁ হাতে ঠেলে দিয়ে বললে, থাকে বিদেশ বিভূঁয়ে, কি ছাইডম ধায় কে জানে। স্থ্যামত। ত নেই ভাল-মন্দ কিনে থাওয়াবার—

তা সিক্রবি একটা কথা রাখ ত বলি।

ভণিতা কেন--বল না।

আমার কাছে দিনকতক থাকতে হবে। শরীর থারাপ
---সংসারের কিছু দেখতে শুনতে পারি না।

কিছুদিন আগেকার অঞীতিকর ব্যাপারটা বিমলার মনেই এল না—সে হেসে বললে, ওমা একথা এতদিন বলনি কেন? আমরা থাকতে—

সে মূব আমার মেই ঠাকুরবি। ভোমার কাছে কন্ত অপরাধ যে করেছি—

ওমা—কথা দেগ। দোষবাট ছু' পক্ষেই হয়—কথায় বলে না—এক সজে থাকতে গেলে হাঁড়িতে-কলসীতে ঠোকাঠুকি হবেই—তাই বলে সে সব আঁচলে গিট দিয়ে রাগলে কি সংসার চলে। বলে না আপন যে কন সে মেরেও যায়—আবার ফিরেও যায়—তা ভাই এ ক'দিন ত পারব না —হোঁড়া চলে গেলেই।

তাই ষেরো ভাই, তুমি না গেলে সংসার আমার চলবে না।

দিন ছুই পরে একখানা গামছা কড়ানো কাপড় বগলে করে বিমলা কিরপের সংসারে এসে আশ্রয় নিলে।

বছবউ স্বগতোক্তি করলে:
বেহায়ার নাহি লাভ নাহি অপমান।
স্কুদকে এক কথা মরণ সমান।

আমাদের বিষ্লির হয়েছে ভাই।

কণাটা বিমলার কানে যেতেই সে কোঁস করে উঠল, যে ছর্জন তার আবার লাজলজ্ঞা কি বছবউদি। তা ছাড়া যে আমায় আদর করে ডাকবে—

वक्वछ वनाम, जामत त्गावत बाकरमहे जाम।

বিমনা বললে, আদরের কপালই যদি হবে তো সোয়ামীর ধর বরাতে সইল না কেন? কেন ভায়েরা বিদেয় করে দিলে? সে নিত্যেশ আমি করি না বঙ্ঘটদি। তবে তে:মরা পাচ কনে ভালবাস—আদর করে ভাক তাই।

বছবট বললে, তবে পায়ে তোমার কাক বাঁধা ঠাকুরবি, বেশী দিন এক জায়গায় তো থাক না—

সে আমার বরাত ভাই। কপালে তর্জনী ঠেকিয়ে বিমলা দীর্থনিখান ফেললে।

দিনকয়েক পরে বিমলা বড়বউকে বললে, এক কুশি কের।ছিন ভেল দেবে বড়বউদি ? কাল ব। দী কেরবার সময় আঁধারে হোঁ। চট বেয়ে মরি।

व्याष्ट्रा नित्य यात्र।

কেরোসিন নিতে এসে বিমলা বললে, উরে বাসরে এত তেলের টন তেঃমাদের ধরে ৷ তবে যে সবাই বলে তেলের অভাবে সারা গেরাম নিক্রুম ?

চুণ কর্, একখা কোষাও যেন গল্প করিদ নে। কেন বড় বউদি, দাদা বেলাকে তেল বেচে বুঝি?

জানি না ডাই—তবে বলতে নিষেধ আছে। নদীর ওপারের গাঁরে কোম্পানী নাকি ভেল দেয় না—ওনারা সেই-থানে বেচে দেন। খবরদার আর কাউকে যেন বলিস্ নে !

না গো না—আমি তেমনি মেম্বে কিনা।

কিন্তু বাড়ী এসে বিমলার ভারি অর্থি বোৰ হ'ল। ব্বর দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি ভা থেকে কে যেন ওকে কার করে বঞ্চিত করছে। ওর জীবনের সবচেয়ে সেরা উপডোগ হ'ল এই হপ্তি। এ র্তিকে রোধ করা—ভার চেয়ে মৃত্যু শতগুণে ভাল। অতি আপনার কন ভাবা যায় যাদের তাদের স্বধঃ বের সদে নিকের ভাল-মন্দকে না ক্যালে যাম্ম মদের মন্টা ক্লে ওঠে—ভেমনি আপন কনের আলটা বলে যেমন মনটা ক্লে ওঠে—ভেমনি আপন কনের মন্দ ব্রহা পাচ জনকে ভাগ করে দিয়ে বুকের বোঝাটা হাছা হরে যায়। আর এত বছ একটা ব্যর্কিন বোঝাটা হাছা হরে যায়। আর এত বছ একটা ব্যর্কিন কারা গাঁ অক্কলারে থম্বম করে—আর মিভির বাড়ীয় চোর-কুটুরিতে ঠালা টনের মধ্যে আছে আলে ভেল। এত ভেল যে, এক মাস ব্রে সারারাভ রোশনাই চালালেও কুরিয়ে যাবে না।

ধবরটা কোথা থেকে কোথার গিয়ে পৌছল কেউ বলভে পারে না—দিন করেক বাদে মিন্তির-বাছি লাল পাগ্ডীতে বিরে কেললে। জন্ন বুঁলতেই চোরকুট্রি থেকে জনেকগুলি চক্চকে টিন বার হ'ল এবং বড় কর্ডা পুলিসের মোটরে চেপে বহু পরিত্প্ত দৃষ্টির ঘন আন্তরণ ভেদ করে থানার দিকে রওনা হলেন।

ব্যাপারটা ঘটেছিল বেলা দশটার। বিমলা ইতিমধ্যে বারছই সমবেদনা জানাতে এসে ফিরে গেছে। আত্মীয়পরিপূর্ণ
বাড়ীতে এত কোলাহলের মধ্যে সাঙ্নার ভাষা যোগার না
মুখে—হাটের হটগোলে ছ:খের মর্যাদা নপ্ত হয়ে যায়।
তৃতীয় বার—তগন প্রায় অপরায় বেলা—এসে বিমলা দেখলে
হিতাধী ও আত্মীয় দল পাতলা হয়ে গেছে। যারা সকালে
'হায়' 'হায়' করছিল—তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম
করছে—বিকালে আবার সমবেদনার বেসাতি খুলবে হয়ত।
ইতিমধ্যে তারও কিছু বলা দরকার। যেখানে ভয়
বড়বউ বসেছিল—তার কাছে গিয়ে বললে, ভনে ভয়ে ভো
আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিরে গেছে বড়বউদি।

সুহাস ঝন্ধার দিয়ে উঠল, সাপ হয়ে কামড়ে রোকা হয়ে ঝাড়তে আসে যারা তাদের কি বেমাণিতি কিছু আছে। বলে:

> বেহায়ার বালাই দূর, কাটা কানে চাঁপা ফুল।

বিমলা কেঁদে বছংউল্লেগ্ন হাত ধরে বললে, তোমার দিব্যি বছবউদি—আমি এর বিদ্ববিসগও জানি না !

বটে--ভাকা ?

রাচ খারে পিছন ফিরে চাইলে বিমলা। বছ কর্তা কথন এসে দাঁভিয়েছেন পিছনে। হাতে তাঁর একগাছি লিক্লিকে সক্র বেত। ক্ষিত জ্ঞ আর দম্ভগ্বত ওঠের ভঙ্গিতে বিশ্বাতীর ঘুণা ও জ্যোব ফুটে বেরুছে। সেই ক্রোবের আবেগে হাতের মুঠোর বরা বেত কাঁপছে ধর ধর করে।

বড় কণ্ডা আর একটু এগিয়ে এসে বেত উঁচু করে ত্ললেন। শয়তানী—সংফ সঙ্গে সপাং করে বেতের খা বসালেন বিমলার পিঠে।

বিমলা চীংকার করে উঠল, উঃ—মাগো। বড়বউ ছুটে এসে বামীর হাত চেপে বরলেন।

এক বাজা মেরে বড়বউকে ঠেলে দিয়ে বড় কর্তা যজের মত বেত চালাতে লাগলেন, সপাং—সপাং—

পাভার লোক ছুটে এল, খবর পেরে বিমলার ছই ভাইও ছুটে এল। বড় ভাই কানাই মিন্তিরদের গোলদারি দোকানে কান্ধ করে—সে বিশেষ কিছু বললে না। মেন্দ্র ভাই নিতাই কান্ধ করে নাইলখানেক দুরে গঞ্জের বান্ধারে একটা সাইকেল মেরামতির দোকানে। সে হষ্কি দিয়ে উঠল, তাই বলে মাহুষ খুন করবে ?

মিএদের সৌভাগ্যদেষী করেকজন মাতক্ষর প্রতিবেশী এগিরে এসে তাকে ঘর্ষাসাহা উৎসাহ দিতে লাগল। ওরা বললে, এখুনি থানার ভারেরি করা হোক, ভাজ্ঞারের একটা রিপোর্ট নেওরা হোক—যা থরচ লাগে সবাই টাদা করে দেব। গ্রাম তো অরাজক হরে যায় নি যে একজন সহায়হীন অবলাকে মেরে যাছ পার পেয়ে যাবেন। ব্ল্যাক মার্কেটের পরসার বড় তেল হয়েছে মিতিরের।

षठः भत्र विभनात्क वाष्ट्री निष्य याष्ट्रमा द'न।

নিতাই বললে, দিদি—দারোগাকে খবর দিতে লোক গেছে—যথার্থ বভাস্ত বলবে তার সামনে।

বিমলার কাতরানি মুহুর্তে থেমে গেল। সে অসহায় কঠে বললে, হাঁরে নিতে—তোরা কি এমনি নির্দ্ধর—পাধাণ ? একটুও দয়ামায়া নেই তোদের ?

কেন দিদি—দোধীর সাজা হোক এ তোমার ইচ্ছে নয় ? বিমলা ঝকার দিয়ে উঠল, দোধীর সাজা দেবার ভূই আমি কেরে ? সে সাজা দেবেন ভগমান। তাঁর রাজ্যে কে দোধী নয় ? ভূই নোস ? আমি নই ?

নিতাই বললে, ভাল রে ভাল—আমার দোষটা কি হ'ল !
না—তোরা সব সাধু পুরুষ! একটু থেমে বললে, এত
বদি তোদের মানের গুমোর তো অনাখা দিদিকে ছ'মুঠো দিতে
পারিস্ নে কেন ? পরনে একখানা দলি দেবার মুগ্যতাও
তো নেই! বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর!

নিতাই রেগে গিরে বললে, যার জ্ঞে চ্রি করি সেই বলে চোর 1

পাক—তোকে আর সাউধুরি করতে হবে না, তুই যা।
নিতাই বললে, পানায় খবর দেরা হয়েছে—যা বলবার
দারোগার সামনেই বলবি।

বলবই তো। ভাইবুনে যেন ঝগড়া হয় না—যেন মারামার হয় না ? এই তো সেদিন—লাটি দিয়ে মেরে আমার গতর গুঁড়ো করে দিয়েছিলি—তখন কোন্ থানায় নালিশ করেছিলাম রে ড্যাকরা ? নালিশ করলে তোরা থাকতিস্কোন্ চূলোয় শুনি ?

নিতাইয়ের পৃঠপোষক প্রবীণ বস্ন মহাশয় এগিয়ে এসে বললেন, নিজের ভাই— আর পাড়াপড়সী সমান হ'ল বিমলা ? এক হাট লোকের সামনে মারলে—বলি তোমায়ও তো মান-মর্ব্যাদা আছে।

এই কথায় বিমলা কাঁদতে লাগল।

বস্ন মহাশর উৎসাহিত হয়ে বললেন—দারোগা আত্মক, সব বলবে। ছব্দনের শান্তি হওরাই ভাল।

विवना चाँठल कार्य बृद्ध वृद्ध वनल-ना कार्यक-

কাকা—ওর সাকা হলে আমার মান তো কিরে আসবে লা।
আর আমার আবার মান।—তোমাদের পাঁচ কনের খেরেই
তো মাহুয়। আমার কাহু—নিচুও যে—আপনারাও তাই।

বস্ন মাধা নেড়ে বললেন—তা হয় না বিমলা— সত্যি কৰা না বললে—দারোগা তোমাকেই সালা দেবে।

তা দিক্। বিমলা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। বস্থ আশ্চর্যা হয়ে বললেন—তা কি বলে ঢাকবে শুনি? তোমার পায়ের দাগগুলো তো ঢাকতে পারবে না।

তা কেন ঢাকব! বলব ওকে গালমক্ষ করেছিলাম বলে ও আমায় মেরেছে। ভাই বুনে এমন মারামারি হয় মা? যান আপনারা—কাঠা খায়ে আর হুনের ছিটে দেবেন মা।

विभना फुकरत (कॅरम फेंक्न।

বস্থ মশাই নিভাইরের দিকে চেরে বললেন—ভোমার বোনের উচিত সালাই হয়েছে বাপু—তা ভালই বল—আর মন্দই বল। এমন একগুঁরে মেয়েছেলে আমি দেখিনি।

সন্ধার পর পাড়াটা নিশুক হয়েছে। বিমলার যন্ত্রণাও কিছু কমেছে—অন্তত: কাতরানি না পাকাতে তাই মনে হয়। কিন্তু সর্বাঙ্গে তার আড়ষ্ট ব্যথা—পাশ কিরতে ক**ষ্ট বোব হর**। পাড়ার কে একজন এসে চ্রে-হধুদে গরম করে প্রদেপ দিয়ে গেছে এক সময়। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে ভরে বিমলা বহু দিন আগেকার কথা ভাবছিল। ভাবছিল ভার মান-সম্ভমের কথা। যাঞ্জনিক ত্রাঞ্চণের মেয়ে সে--নিতা পূকার জন্ম বহু লোক ভার বাপকে ডেকে নিয়ে গেছে বটে--সে আহ্বানে কোন দিন তো সম্ভ্রমের স্কর্ম বাব্দে নি। তিনি গামছায় চাল-কলা বেঁৰে বাড়ী ফিরেছেন। একথানা গামছা কি ন'হাতি কাপড় পাওনা হলে-পাওনার লোভটাকে বছ বার জাঁকিয়ে প্রকাশ করেছেন ছেলেমেয়েদের কাছে। নৈবেছের ফল মূল বাতাসা চিনি দিয়েছেন ছেলেমেরেছের হাতে-লোভীর মত তারা গোগ্রাসে গিলেছে সে সব। মান-সম্ভ্রম কোথা থেকে জ্বায়-কাদের বরে ভার বাসা-কি তার আফুতি-বিমলার ধারণায় আসে না। তার বাড়ী-আর তার গ্রাম—মুখুক্তেদের অন্দর মহল আর নাপিত বউয়ের বেড়াহীন উঠান, শাল-আলোয়ান গায়ে নারেব মশায়--জার ছেঁড়া কোঁচার খুঁট গায়ে ছিদাম গোয়ালা—কোনটার প্রভেদই তার কাছে স্পষ্ট নয়। বায়ুর মতই সে সর্বাত্তশভি-বাভাসের কি মান-মৰ্ব্যাদা আছে ?

অন্ধকারে শুরে নানান কথা ভাবছিল বিমলা, মনে হ'ল কে বেন বরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কাপড়ের খস খস, শব্ধ খুব আন্তে চলা পারের শব্দ আর মাতৃষ খন কাছে এলে ভার গারের গন্ধ যেমন পাওয়া যায়—ভেমনি উপলব্ধিতে বিমলা চমকে উঠে ভিজাসা করলে, কে? আমি—বছবউ। বৃত্তি বীরে বীরে এলে বিমলার শিররে বীছাল।

७, वक्रवर्षेति । विवना चित्रत निवान क्लाम ।

বছবউ বিমলার মাধার একখানি হাত রেখে বললে, বছত জ্ঞার হরে গেছে ঠাকুরবি, রাগ—না চণ্ডাল। উনি খালি কাঁদছেন জার বলছেন, কেন জামার এমন মতিছের হ'ল—কেন ওর গারে হাত তুললাম। আমার যে নরকেও ঠাই হবে না।

জ্ঞাবাস্পে বিমলার ছু' চোধ আছের হরে এল। ধরা গলার সে বললে, ওনার দোষ কি ভাই—জামার কল্মফল।

না ভাই, কৰ্মকল বললে ত আমাদের পাপ হাকা হবে না, আমাদের প্রাশিভিন্ন করভেই হবে।

विमना बनात, कि थानि छ कत्रत छाई ?

বছ বট আঁচলের গ্রন্থি খুলতে খুলতে বললে, তিন পুরিরা ওযুধ পাঠিরে দিরেছেন উনি, হরিশ ডাক্তারের ওযুধ—-ধেলে নাকি গারের ব্যথা জল হরে যাবে।

আৰকারে হাত বাভিয়ে বিমলা বললে, দাও। তার হাতথানি ধরে বড়বউ বললে, আর ভাই এই मर्च है।कांत त्वाहेशिन छैनि नित्तरहन—छोन क्ल-हैन कित-

চকিতে বিমলার হাতথানা সরে গেল—কারা-ভেজা কণ্ঠবর হরে উঠল ফুক্ষ। সে বললে, যাও—যাও ভূমি বড়-বউদি—গফু মেরে আর ভূতো দান করতে হবে না।

বড়বট্ট কাতর অমুনর করলে, অবুব হোস নে ভাই--একটা কথা আমার রাধ---

যাও—যাও তুমি। বিমলা চীংকার করে উঠল। না যাও যদি আমি টেচিয়ে লোক ডাকব—কেঁদে জন্নথ করব। তোমরা কসাই—তোমরা চামার—ইতর—

বিমলা পাগলের মত বুক চাপছাতে লাগল। ওর বুকের মব্যে একটা ব্যথা ঠেলে ঠেলে উঠছে, বুকখানা খালি খালি বোল হৈছে। কেবলই মনে হছে এই মাত্র ওর পিতৃবিরোগ হ'ল। যাদের ও আপন মনে করে—ভারা কেউ আপনার নয়—বহু দ্রের অনাত্মীয়—টাকা দিরে লাগুনার ক্ষত পুরিয়ে দিতে চার ভারা—ভারা পর—পর—

वालित्न भूथ श्री एक ए ए करत (केंद्रन छेठेल विभना।

## ব্রহ্মদেশের সমাজ-জীবন

## **জ্রীসুধাংশুবিমল মুধোপাধ**ায়

ভারতবর্ব এবং ব্রহ্মদেশ খনিষ্ঠ প্রতিবেশী। ব্রহ্ম-সংস্কৃতি মূলভঃ ভারতীর। কিন্তু ভাহা সন্ত্বেও ভারতীর এবং ব্রহ্ম সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্বক্য বিভ্নমান। দৃষ্টান্তবরূপ ব্রহ্মদেশের সমাজ-সংগঠন এবং রীভি-নীতি, আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করা বাইতে পারে।

বংশাছক্ষমিক আভিছাত্য এক্ষদেশের সমাজ-কীবনে
অপরিজ্ঞাত হইলেও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং বিভিন্ন ভর
বিভ্যান। প্রাক্-ইংরেজ মুগে দীনতম ব্যক্তিরও যোগ্যতা
বাকিলে উচ্চণদ লাভের পথে কোন অভ্যার ছিল না। কিছ
সে মুগে উচ্চণদ, বিভীগ জারনীয় এবং বংশাস্ক্ষমিক বেতাব
ইত্যাদি সমন্তই রাজাস্থ্যহের উপর নির্ভর করিত।

আধুনিক ত্রন্ধদেশের শহরবাসী এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদার বৃহত্তর লগতের সহিত পরিচিত। নিরত্তন্ধের ইরাবতীর ব-বীপবাসী এবং কারেণগণ উত্তরত্তন্ধের অবিবাসী-গণ অপেকা বনাচা। প্রথমোক্তগণ যে অন্ততঃ বেলী চাঁকা-কঢ়ি লেনদেন করে সে বিষরে সম্প্রের অবকাশ নাই। উত্তর এবং ক্ষিণ ত্রন্ধের অবিবাসিগণের আর্থিক অবহার ভারত্তন্তার অন্তই ১৯০ই সালের শাসক-সংভার আইনে ব্যবহা হইরাছিল যে উত্তর এবং দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে ব্যবস্থা-পরিষদের উচ্চতর কক্ষ সিনেটের সদস্ত পদ প্রার্থীর বার্ষিক যথাক্রমে অস্ততঃ ৫০০ এবং ১০০০ রাক্ষ দেওরা চাই। কিছ মোটের উপর বোধ হয় উত্তরব্রহ্মবাসীর জীবনে দক্ষিণ-ব্রহ্মবাসীর জীবন অপেকা অর্থনৈতিক বিপর্যায়ের আশহা ক্ম।

ত্রন্ধদেশীর বাসগৃহগুলিতে সাধারণতঃ তরজার (চেরা বাঁশের) বেড়া, কাঠের মেবে এবং বড়ের ছাউনি থাকে। সম্পন্ন গৃহত্ব এবং মোড়লের (Thugyi) বাসগৃহের বেড়াও চাল অনেক সমর কাঠ এবং টনের হয়। প্রামা বাসগৃহ সম্বন্ধেই অবস্থ একথা প্রবোজ্য। রেজুন ও অক্তার্ভ শহরে সম্রান্ধ ত্রন্ধদেশীরগণের বাসগৃহ তাঁহাদিগের ভারতীর এবং ইউরোপীর প্রতিবেশীরণের ব্যর্ভ অপেকা কোন অংশেই নিহুই নহে। পরী-অঞ্চলে বাসগৃহগুলি সাধারণতঃ ৫ কৃট উচ্চ খুঁটির উপর নিম্মিত হইরা থাকে। নীচে ম্বতা কাটিবার এবং কাপড় বুনিবার সাক্ষসরশ্বাম রাখা হয়। সক্তা গৃহস্বামিনী এইখানে বসিরাই বল্প বয়ন করেন। একটু সচ্চল গৃহস্বামনী এইখানে বসিরাই বল্প বয়ন করেন। একটু সচ্চল গৃহস্বের ব্যরে কেরোসিনের আলো অলে। উত্তর-ক্রন্ধের প্রাম্বন্ধনি গালারণতঃ থানের বড়া ছারা বেলা থাকে। বড়ার

গারে একট মাত্র দরকা থাকে। রাত্রিতে এই দরকা বদ্ধ করিরা দেওবা হয়। প্রামের বাহিরে গোচারণ ক্ষেত্র অবহিত। ইহা সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

প্রত্যেক প্রায়েই ছ'চারট দরজির দোকান আছে। প্রায়নবাসীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দোকান আছে। উত্তর-ব্রুক্তর প্রত্যেক প্রায়েই তৈলের বানি আছে। এই বানির সাহায্যে তিল হইতে তৈল বাহির করা হয়। বত্ব বত্ত প্রায়নগুলিতে কামারের দোকানও আছে। এই সমন্ত দোকামে কৃষিকার্য্যে ব্যবস্থাত বন্ধপাতি নির্দ্ধাণ এবং মেরামত করা হয়। বিতীর বিশ্ব-বুজের সমর পর্যান্ত নিম্নত্রজ্ঞের প্রায় প্রত্যেক প্রায়েই একজন চৈনিক অথবা ভারতীয় দোকানদার দেখা বাইত। ইহারা একাধারে প্রায়ের দোকানদার, মহাজন এবং দালালের কাজ করিত। বুজোতর বুগে কি উত্তরব্রুজ, কি নিম্নত্রজ, সর্ব্যেই ভারতীয়গণের সংখ্যা ফ্রন্ডগতিতে হ্লাস পাইতেছে।

খুব বড় বা খুব ছোট নহে এই রকম একধানি আমে ২৪ হইতে ৪৮ ঘর পৃহস্থ বাস করে। নিয়ত্তক্ষের কোন কোন বৃহদায়তন গ্রামে ২০০ ধর পৃহস্বকেও বাস করিতে দেবা যায়। বাংলাদেশ, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলির মত ত্রন্ধ-দেশীর গ্রামগুলি পরস্পর সংলগ্ন নহে। এক গ্রাম হইতে পাৰ্শ্বৰ্জী গ্ৰামের দূরত্ব ন্যুনাধিক ২ মাইল। প্ৰায় প্ৰতি গ্ৰামেই সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ত কয়েকট করিয়া কৃপ আছে। ষে সমন্ত গ্রামে কৃপ নাই সে সমন্ত গ্রামের অধিবাসিগণ অনেক সময় সকলে মিলিয়া টাদা করিয়া কল আনিবার কর এককন লোক নিযুক্ত করে। সে গ্রাম হইতে দূরে অবস্থিত নদী বা ৰুলাশর হইতে ৰুল আনিয়া দের। থামের প্রান্তে 'কুঞ্জিচাউং' বা সন্দারাম অবস্থিত। এই 'চাউং'এ বালক-বালিকাগণ বর্ণ-মালা এবং গণিতের প্রাথমিক নিরমগুলি আয়ন্ত করে। ভাহা-দিগকে সামাত ভূগোল এবং ইতিহাসও পঢ়ানো হইয়া থাকে। তবে ভূগোল এবং ইতিহাসের নামে যাহা শিধানো হয়, প্রক্লত তত্ব এবং তথ্যের সহিত তাহার প্রায় কোন সম্পর্কই নাই বলিলেও চলে। 'ফুঞ্জি' বা প্রমণগণ সমাব্দের বিশেষ সম্মানিত ্ঞামের কাহারও অসুধ বিস্থু হইলে এবং গ্রাম্য সমকাসমূহের সমাধানের জভ স্থানীয় 'কৃঞ্জি'র পরামর্শ এবং **উপদেশ লওরা হর**।

ত্তমদেশে শীবন-সংগ্রাম ধ্ব কঠোর নহে, কিছ ভাষা না হইলেও বে কাল না করিলে চলে এমন নহে। চীম এবং ভারভরর্বের মত অন্তহীন শোচনীর দারিদ্রা না থাকিলেও সচ্ছল ভাবে শীবনবাত্রা নির্বাহ করিবার ভঙ্গ কাল না করিলে চলে না। অন্ন ত্রহ্মবাসীর প্রধান খাছ। ইহারা ভাতের সলে মাহ, মাংস এবং নানা প্রকার শাকসলী খাইরা থাকে। 'ভারি' বা লবণের সাহাব্যে বৃক্তিত বহু দিনের বাসি এবং উৎকট গৰহুক্ত মাছের নামে ইহাদের নোলার কল পড়ে।
উত্তরত্রহ্বাসী অপেকা দক্ষিণত্রহ্বাসিগণ মাছের বেশী ভক্ত।
সামর্থ্যে কুলাইলে শহরবাসিগণ অনেক সমর বিলাতী থানা
থার। শহরবাসী অপেকা প্রামবাসীদিগের সাথারণ স্বাস্থা
মোটের উপর ভাল। ভালা সহছে ত্রহ্মদেশে এক অভুভ
কুসংকার আছে। ত্রহ্মদেশবাসীর থারণা বে ভালার গছে
অপ্থ হর। সেইকল ইহারা ভালা কিনিষ থার না বলিলেও
চলে। কোন জিনিষ ভালিতে হইলে সাথারণতঃ বাসগৃহ
হইতে অনেক দূরে ভোলা উত্তনে এই কাল করা হর।

পূর্ব্বে পুরুষেরা শরীরের হাঁটু হইতে কোমর পর্যন্ত আংশ উদ্ধি চিত্রিত করিত এবং প্রী-পুরুষ সকলেই পান বাইত। এই উভয় প্রধাই অত্যন্ত ফ্রুত লোপ পাইতেহে। চুকুট বা সিগারেটের ধুম পান করে না এমন লোক ব্রহ্মদেশে প্রায় চোখে পড়ে না। মেরেদের মধ্যে ধুমপান অপেক্ষাকৃত ক্ষ। আনেকে মন্ত্রপানও করিরা থাকে। মন্ত্রপান সমাক্ষে নিক্ষনীর নহে। বিলাতী মদ এবং দেশী তান্ধি ছুইই চলে। কিছ বানেসা' অর্থাং অহিক্নেসেবীকে সকলেই ধুণা করে।

প্রাচীনপন্ধী এবং দরিত্র পরিবারে গৃহস্বামী ও অভাভ পুরুষদিগের থাওয়ার পর সকলা গৃহস্বামিনী আহার করেন। সভ্ৰান্ত পরিবারে ত্রী-পুরুষ সকলেই একসঙ্গে আহার্বা প্রছণ করেন। অনেক সম্রান্ত পরিবারেই কাঁটা-চামচের ব্যবহার প্রচলিত আছে। ত্রহ্মবাসিগণ সাধারণত: অতি প্রভূচ্যে গাজো-খান করে এবং চা অধবা কৃষ্ণি ধাইয়া যে যাহার কাজে চলিয়া যায়। যাহাদিগকে আপিদ, ছুল, কলেৰ প্ৰভৃতিতে ষাইতে হয়, তাহাদের কথা খবন্ধ খতন্ত। সকালে বাহারা কাব্দে বাহির হয়, বেলা ১০।১১টা পর্যন্ত কাব্দ করিবার পর তাহারা একবার ভাত ধাইরা লয়। সন্ধার সময় ইহারা ভার একবার ভাত ধার। সকাল সকাল ধাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া যাওরার কলে মেরেরা বিশ্রাম এবং রারাবারা ছাড়া অত কাম্ব করিবার অনেক সমর পার। মধ্যবিত বাঙালী সংসারের গৃহিণীর ভাষ অক্ষদেশীয়া গৃহিণীকে প্রাভঃকাল হইতে রাত্রি দিপ্রহর পর্যান্ত ই।ডি কোলে করির৷ বসিয়া থাকিডে मूर्य नाती-वाबीमणा अवर नाती-श्रवित दूनि আওড়াইলেও মেন্বেরা যে রক্তমাংসের ছীব, ভাছাদেরও যে বিশ্রাম এবং চিডবিনোদনের প্রয়োজন আছে কার্য্যন্ত: আমরা অনেক সময় তাহা ভূলিয়া ঘাই। সাদ্ধ্য ভোজনের পর বন্ধবাসিগণ প্রতিবেশীদিগের সহিত দেধাসান্দাৎ ক্রিতে অথবা বেছাইতে বাহির হয়। 'পোয়ে' মৃত্য ( ব্রন্ধ**লে**শ লাতীর নৃত্য ) এবং অভাত তামাশা দেখিবার **বত অনেকেই** গভীর রাত্রি পর্যন্ত ভাগিরা থাকে। ব্রহ্মভাতীরগণ **ভত্ত**ত স্বাভন্ত্যপ্ৰিয়। নিৱমান্থ্ৰভিতা ইহাদিগের ৰাভসহ নছে। স্বভরাং পূর্বে ইহারা সাধারণতঃ সৈদ্য বা পুলিস বিভাগের

ক'লের জন্য উপবোদী বিবেচিত হইত না। এবন অবস্থ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটনাছে।

ব্রহ্ম-সভ্যতা মূলতঃ ভারতীর সভ্যতা হইতে উৎপন্ন হইলেও
সাণ্ঠ পরিলক্তি হয়। ভাতিভেদ প্রধা ব্রহ্ম-সমাজে
সাণ্ঠ পরিলক্তি হয়। ভাতিভেদ প্রধা ব্রহ্মনারী
অপেকা ব্রহ্মরারী অধিকতর বাধীনতা ভোগ করে। ইংরেজ-পূর্ম রুগেও ব্রহ্মদেশে সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ,
উত্তবাধিকার এবং ব্যবসারের ক্রেরে নারী এবং পুরুষের
স্থিকার-সাম্য বীক্ত হইত। ব্রহ্মদেশে নারী এবং পুরুষের
স্থার্থের সংঘাত আক্ত আরম্ভ হয় নাই। ব্রহ্মনারী সাধারণতঃ
প্রস্থানীর কাক্তর্ম এবং হোটখাট ব্যবসার করিয়াই সম্ভই।
স্থাক্ত প্রিছাতির অধিকার সম্প্রসারনের জন্য কোন
স্থান্দোলন (Feminist movement) সেগানে হয় নাই।
ইহার কারণ এই যে মেয়ের। এখনও তাহাদের এবং পুরুষদের
বার্থ অভিন্ন মনে করে।

অবরোধপ্রথা ত্রন্ধ-সমাজে জজাত। পাশ্চান্তা দেশসমূহে সচরাচর যে বয়সে বিবাহ হয়, ত্রহ্মদেশেও সাধারণত: প্রায় (अह वस्तर विवाद इहेश शास्त्र। अक्षरमन्त्र नमाक-वावत्र। গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত-পতাত্বগতিকতার উপর নহে। সেইজনাই বিবাহ ব্যাপারে বর-কনের মতামত মোটেই উপেক্ষীর নতে। जন্ধদেশীর कीবন্যাতার সাধারণ মান চীন, ঞাম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। জন্ম এবং মৃত্যুর হার টান এবং ভারতবর্ষ হইতে কম। ত্রন্ধদেশীর পরিবারগুলি প্রায়ই ভোট ছোট। ১৮ হইতে ২০ বংসর বয়সে সাধারণতঃ মেয়েদের বিবাহ হয়। যাহারা শহরে থাকে তাহাদের বিবাহ অনেক (काळा देशांत भारते था द्वा । भारती-सकाल प्राथित विवास च्यानक प्रमग्न ३৮ वर्भन वस्त्रत शृद्धि इत्र। (मर्थना अका अकारे शार्त-वाबादा, हिन दाविए अवर क्यांना शादन यात्र। এক্সদেশীর পরিবারগুলি একান্নবর্তী নহে। ইহাতে হয়ত কিছু ৰত্বিধা হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের অধিকাংশ এক:মুবর্তী পরিবারে ৰাৰকাল ৰে অগ্ৰীতিকর আবহাওয়ার স্ট হয়, ্দশে ভাহার সম্ভাবনা নাই। চীন এবং ভারতবর্ষে পুত্র-বৰুকে সম্পুৰ্ণভাবে শাশুড়ীর আঞাস্বভিনী হইয়া চলিতে ছয়। একাদেশে ইহার প্রয়োজন হয় না। বছবিবাহ প্রথা প্রায় অঞাত। বিধবা নারী ইচ্ছা করিলে পুনরার বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পর মেয়েদিপের দামের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। স্ত্রী বা পুরুষ কেহই সাধারণতঃ নামের পুর্বেব বা পরে পদবী ব্যবহার করে म। স্তরাং লা ব'র পুত্রের নাম হয়ত ভান পে এবং ভাহার পুরের নাম হয়ত বা তং। আধুনিক রুচিসম্পন্ন কোৰ কোৰ পরিবারে আৰকাল পদবীর ব্যবহার প্রচলিত হইরাছে। আঞ্চলাল অনেকে ইউরোপীরদিগের অফ্করণে
বিবাহোৎসব করিরা থাকে। এইানদিগের মব্যেই এই অফ্করণশৃহা সমধিক পরিলক্ষিত হর। নববিবাহিত দশ্দতী কোল
কোন ক্ষেত্রে বিবাহের পর অল্প কিছুদিন—ন্যুনাধিক এক
বংসর—বর বা বধ্র পিতৃগৃহে বাস করিবার পর পৃথক
সংসার পাতে। বিবাহ ব্যাপারে ব্রহ্মদেশীরগণের কতকগুলি
অভুত সংকার আছে। একট দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে মেরে
রবিবারে ক্ষ্প্রহণ করিরাছে, তাহার পক্ষে মক্লবারে ভূমিন্ঠ
হইল্লাছে এমন পাত্রকেই সর্বোংকুট মনে করা হর।

বিবাহের পর মেরেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব্বাপেকা অধিক অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। বিবাহিতা নারী দোকান-পাট বা কুটর-লিন্ধ-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য করিয়া ধে অর্থ উপার্জ্ঞন করে, সে নিক্ষেই তাহার মালিক। কিন্তু অবিবাহিতা নারীর উপার্জ্জিত অর্থে তাহার মালিক। কিন্তু অধিকার থাকে না। তাহার মাতাপিতা সেই অর্থ গ্রহণ করে। বিবাহের পূর্ব্বে ব্রক্ষতক্ষণী সাধারণতঃ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ক্ষীবন্যাত্রা আরম্ভ করে না। ব্রক্ষনাতীয়া নারী কারেণ, শান, চিন, এবং অন্তান্থ পার্বত্য কাতীয়া নারী অপেকা অধিক স্বাতন্ত্র ভোগ করে। কারেণ নারী ধাত্রী এবং শুক্রমাকারিণীর কার্যো বিশেষ পারদলিনী। কিছুদিন পূর্ব্বেও ব্রক্ষদেশের প্রায় সমন্ত সরকারী হাসপাতালেই কারেণ ধাত্রী এবং শুক্রমান্ত্রারিণী দেখা যাইত।

বিবাহ-বিচ্ছেদ এক্ষ-সমাক্ষে বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা ক্রমশ: লোপ পাইতেছে। স্বামী বা গ্রী যে কেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। পদ্পী-অঞ্চলে গ্রামার্থ্যপ বিবাহ-বিচ্ছেদের অস্থ্যতি প্রদান করিয়া থাকেন। স্বামী এবং গ্রীর যদি কোন যৌথ সম্পত্তি থাকে, সরকারী কর্ম্মচারীর সহায়তায় তাহা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সকল ক্ষেত্রেই বিবাহকালে গ্রীর যে সম্পত্তি ছিল, তাহা তাহারই থাকে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় স্বামী এবং গ্রীর যুক্ত পরিশ্রমে অক্ষিত বিত্তের অক্ষাংশ সাধারণতঃ গ্রীকে দেওয়া হয়।

সমত পৃথিবীতে ত্রহ্মদেশ বোৰ হয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে যৌনমিলনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। ত্রহ্মনারী বিদেশীরগণের মধ্যে চীনাদিগকেই সর্ব্বাপেকা অধিক পছল করে। ভারতীর বামী চীনা বামীর মত বাছনীর নহে। ইউরোপীর পুরুষ এবং ত্রহ্মরমণীর মধ্যে বিবাহের সংখ্যা অত্যন্ত ক্ষ। উনবিংশ শতকের শেষভাগে ইংরেক কর্তৃক ত্রহ্মবিকার সম্পূর্ণ, হইবার পরও খেতাছিনীগণ বছদিন পর্যন্ত সাধারণতঃ ত্রহ্মদেশে আসিতে সাহসী হইত না। সেই মুগে ত্রহ্মরমণী বছ খেতাছের বিরহব্যথা দূর করিত।

এই প্রসঙ্গে সভ্যের বাভিরে একট কবা উল্লেখ করিতে

হয়। অনেক ভারতবর্ষীয়—ইহাদিপের মধ্যে বোধ হয় **ठाँ**थाय्यत मूजनमानहे दन्त्र---वर्जदात शत वर्जत बन्धनातीत्क লইয়া খর করিবার পর দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ত্রহ্মদেশীয়া পত্নী বা তাহার গর্ভজ্ঞাত সম্ভান-সম্ভতির ভরণপোষণের কোন रावचा कतिया यात्र ना । करल खिकाश्म (कर्व्वहे हेहाता একেবারে অকুল পাধারে পড়ে। ইউরোপীয়গণ দেশে ফিরিবার সমন্ত্র ব্রহ্মদেশীয়া স্ত্রী (রক্ষিতা ?) এবং তাহার সম্ভানগণকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও অধিকাংশ ক্লেক্টে তাহাদিগের ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা করিয়া যায়। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে সমাৰ যেন এখনও এই সম্বন্ধে বুব সচেতন নহে। ভিন্ন দেশীর স্বামী-পরিত্যক্তা নারীকে সমাজ খুব শ্রন্ধার চোথে না দেখিলেও ভাতার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। তাহার পুত্র কলাদিগকেও ঘুণার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। গণিকা-বৃত্তি ব্রহ্মদেশে প্রায় অজ্ঞাত। গণিকালয়ে গমনকারীদিগের মধ্যে বিদেশীয়গণের আপে किक হার এক্ষদেশীয়গণের তুলনায় অধিক।

ত্রন্ধনারী এবনও রাজনীতিতে ধুব বেশী আরুষ্ট হয় নাই।
১৯৩৭ সালে শাসন সংশ্বার-প্রবৃত্তিত হইবার পূর্ব্বে সাইমন
কমিশন কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ কালে মহিলা সাক্ষীগণ নারীদিগের
ক্ষণ্ঠ পুরুষের সমান অধিকার দাবি করিয়াছিলেন। কমিশনের
কনৈক সদস্ত নারীর অধিকার সম্প্রসারণের প্রধান সমর্থকের
নাম কানিতে চাহিলে মৌলমিনের আইন ব্যবসায়ী মিঃ রক্ষির
নাম করা হয়। এই উত্তর্ক্তিথেপ্ট হান্তরসের সঞ্চার করিয়াছিল। শাসন-সংশ্বার প্রবর্তনের পূর্ব্বে নৃতন শাসন-ব্যবস্থার
নারীদিগের ক্ষণ্ঠ আইন-পরিষদে তিনটি সংরক্ষিত আসনের
ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু বার্ম্বা রিকর্ম্বস
ক্ষিটি-র মহিলা সদস্ত ডাঃ মা স সা জানাইয়া দিলেন যে নারীদিগের ক্ষণ্ঠ এই রক্ষাক্রচের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাঁহার
পরামর্শ অবস্থ গ্রহণ করা হয় নাই।

কীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রহ্মনারী যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বছ নারী ব্যবহারকীবী, চিকিৎসক এবং দত্তচিকিৎসকের ব্যবসারে নিমুক্ত আছেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃই রৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন সরকারী, অর্ধ-সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কান্ধ করিয়া অনেক নারী অন্নসংস্থান করেন। ব্রহ্মদেশীয়া মহিলাদিগের মধ্যে ড কা টুন
সর্ব্বেখম মিউনিসিপ্যালিটির সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন।, প্রসিদ্ধ ব্রহ্মনেতা উ চিট হলাইঙের ভন্নী ড ব্লিন
মিরা ১৯৩২ সালে আইন-সভার এবং ড জা মা নামক অপর
একজন মহিলা ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে উত্তরক্ষ
হইতে হাউস অব রিপ্রেস্নেউটিড স্-এর রদক্ত নির্ব্বাচিতা
হইয়াছিলেন। ড মিয়া সিন নামক একজন মহিলা ব্রন্ধ গোলটেবিল বৈঠকের অভতম সদক্তরূপে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচম্ব

প্রদান করিয়াছিলেন। ড মি মি কিন বহু বংসর রেকুন হাইকোটের সহকারী রেজিপ্রারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অবিপ্রিতা ছিলেন। ড ড সু দীর্ঘকাল এক ভাষার প্রকাশিত বিখ্যাত দৈনিক 'নিউ লাইট অব বার্দ্মা'র স্বড়াধিকারিনী এবং প্রকাশিকা ছিলেন। বহু নারী 'তাজি' বা মোড়লের কাজে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া সরকারী পুরস্কার লাভ করিয়া-ছেন। অনেক নারী কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিভালয়ে শিক্ষাদান-কার্যে নিযুক্ত আছেন।

১৯৩১ সালের আদম প্রমারির বিবরণী অধ্যায়ী ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ নারীদিগের শতকরা ১০ জন এবং শ্রীষ্টান নারীদিগের শতকরা ২৮ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্না ছিল। ১৯৪১ সালের ছিসাবে দেখা যায় যে সমতলবাসিনী ব্রশ্বরমণীদিগের মধ্যে প্রতিশতে ৩৫ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্না।

জাপ-মুদ্ধের পূর্বের রেঙ্গুনে মহিলাদিগের কয়েকটি ক্লাব্
এবং নারী-পরিচালিত কয়েকটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ছিল।
এই সমস্ত ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্তগণের মধ্যে চীন, ব্রহ্মদেশ, ইউরোপ, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সর্বাদেশীয়া মহিলাই ছিলেন।
এই ধরপের নারী-পরিচালিত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের
মধ্যে "গ্রাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন বার্মা", "গার্ল গাইড্স্", "গোস্থাল সাজিস লীগ", "রেজ্ন ভিজিল্যান্স সোস্থাইটি", "প্রিক্রনার্ম এড্সোসাইটি" প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্যা

বছ পরিবারেই কর্ডা অপেক্ষা কর্ত্রীর প্রভাব অধিক হইলেও কর্ত্তাকেই প্রধান মনে করা হয়। আকও পল্লী-ব্রক্ষের সর্ব্বিত্র পথ চলিবার কালে স্ত্রী স্বামীর অধ্যমন করে। অধ্যকার রাত্রিতে পত্নী প্রদীপহত্তে পতির পথ-প্রদর্শিকার কাক্ষ করে।

পুর্বেই বলা হইয়াছে, যে ত্রহ্মদেশীয় জীবনযাতার সাধারণ মান চীন, স্থাম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। এইক্স্সই ব্রস্কবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল। ব্রন্ধদেশীর বাসগৃহ এবং ত্রহ্মদেশের জাতীয় পরিচ্ছদ দেশের আর্দ্র বিযুবীয় क्लवायूत भक्क विरम्भ डेभरयात्रे। जन्मरामत क्षी এवर भूक्रम দিবসের অধিকাংশ সময় খরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে কাটায়। দেশে খান্তাভাব নাই। এই সমগু কারণ দেশবাসীর স্বাস্থ্যোদ্বতি ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র একান্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে যে ত্রজাদেশীয় 'ফুঞ্জি' এবং বৈদ্যগণই কুঠরোগের চিকিৎসার জন্ত সর্বপ্রথম চালমুগরার তৈল ব্যবহার করিয়াছিলেন। দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হইলেও রাজ্বানী রেছুন অভ্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। রেঙুনে যক্ষারোগের অত্যন্ত প্রাত্মন্তাব। যৌনব্যাধির প্রকোপও ব্রহ্মদেশে অত্যম্ভ বেশী। ব্রহ্মদেশে শিশুমুজ্যর হারও ভয়াবহ। ১৯৩৫ সালে প্রতি এক

সহজ্ৰ শিশুর মধ্যে পদ্ধী অঞ্চল ১৭৬-৫৫টি এবং নগর-অঞ্চল ২৫৫'২টি শিশু মৃত্যুমুবে পতিত হইরাছিল।

ভাপান কর্তৃক ত্রন্ধদেশ আক্রান্ত এবং অধিকৃত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমগ্র দেশে ৩১৫টি হাসপাতাল এবং দাতৃব্য চিকিৎসালর ছিল। ইহার মধ্যে প্রায় সব কর্মটই সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইত। বিভিন্ন ঞ্জীপ্রান মিশন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান করেকটি এবং রামকৃষ্ণ মিশন একটি হাসপাতাল পরিচালনা করিত। মুন্তের পর এগুলির কান্ধ আবার আরম্ভ হইয়াছে।

আরতনে একদেশ ফ্রান্স অপেকা বৃহত্তর। অবচ জাপ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে ইংলতের একমাত্র সারে ক্রেলার চিকিৎসক-সংখ্যা অনেক কম ছিল। এই সময় লগুনের যে কোন ছুইটি বড় হাসপাতালের শিক্ষিতা শুশ্রমাকারিণীর সংখ্যা একদেশের মোট শুশ্রমাকারিণীর সংখ্যা অপেকা অবিক ছিল। চিকিৎসক-দিগের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র অন্ধদেশীয় এবং ছুই-ডুতীয়াংশ ভারতীয় ছিলেন।

১৯০৭ সালে এন্ধদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইবার পূর্বে ভারত সাথ্রাজ্যের প্রদেশসমূহের মধ্যে এন্ধদেশেই সর্বাবেশলা অধিক সংখ্যক অপরাধ অম্প্রিত হইত। খাস ভারতবর্ষে যত চুরি হইত, জনসংখ্যার অম্পাতে এন্ধদেশে তাহার সাড়ে তিন গুণ বেশী চুরি হইত। ভাকাতি, নরহত্যা, সূহপালিত পশু অপহরণও খাস ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী হইত। ইংরেজশাসনের শেষ ভাগে বিভিন্ন সময়ে এন্ধ-ভারতীয় দালা, এন্ধ-হৈনিক দালা, বৌর-মুসলিম দালা সংঘটিত হইরাছে। ইহার পূর্বেও মধ্যে মধ্যে এন্ধ-কারেণ দালার কথা শোনা গিয়াছে। ইংরেজ আমণে এন্ধ-দেশে সন্ধানবাদমূলক কার্য্যকলাপ কোন দিনই অম্প্রিত হয় নাই।

ব্রদ্ধদেশে অপরাধ বাহুল্যের চারিট প্রধান কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ, ব্রহ্মবাসী খুব সহকেই রাগিয়া যায়। তাহারা নিজেরাও জানে এবং ধীকার করে যে তাহারা রগচটা। ইহা বোধ হয় মধ্যোলীয় রক্তের প্রভাব। বিতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশে সর্ব্বসমেত ২০,০০,০০০ নবাগত বৈদেশিক আছে। ইহারা অনেকেই নিঃসংল অবস্থায় শীবিকার সন্ধানে এদেশে আগিয়াছে। অনেকে আবার স্বদেশে গুরুতর অপরাধ করিয়া শান্তির ভয়ে দেশত্যাগ করিয়াছে। বিতীয় বিখ-মুৰের পূর্বে ইরাবতীর ব-মীপ অঞ্চলে প্রতি বংসর প্রায় ২০০,০০০ বহিরাগত যাতারাত করিত। ধান কাটিবার মরশুমে উত্তর-ত্ৰন্ম হইতে অনেক প্ৰমনীবী কাৰের সন্ধানে ব-দীপ অঞ্চল আগমন করিত। অল্পমেরাদী ভূমি-বন্দোবন্ত প্রধা প্রচলিত षाकिवात करल व-धीप चकरलत चिववितिशंग आग्रहे वात्रशान পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সমন্ত কারণে অপরাধীকে ধরা এবং তাহার শান্তিবিধান সহজ্বসাধ্য নহে। পুর্বের গ্রাম ও শহরে মোড়ল এবং পুলিস কর্মচারীদিগের অপরিচিত বছ ব্যক্তিকে প্রায়ই দেখা যাইত। ফলে অপরাধীকে বুজিয়া বাহির করা একটা কঠিন সমস্তা ছিল। এই সমস্তা এখনও আছে। তৃতীয়ত: ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ এই ১০ বংস্বের মধ্যে সংঘটত বিভিন্ন দাঙ্গা এবং বিজ্ঞোত্তের ফলেও অপরাধের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। চতুৰ্থত: সমাৰ কেল-थालाम करप्रभीरक घुनात मृष्ठिए एमरच ना। माबातरनत ধারণা যে দণ্ডভোগ করিবার ফলে তাহার সমস্ত অপরাধ দুর হইয়া সে শুর হইয়াছে। বর্তমানে দেশময় ব্যাপক অশান্তির ফলে চুরি, ডাকাতি, রাহান্ধানি, খুন ইত্যাদি পূর্বাপেকা বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অন্তবিপ্লবের ফলে সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলি সক্তিয় হুইয়া উঠিয়াছে। ব্রন্ধদেশে জনসাধারণের ধনপ্রাণ আজ নিরাপদ নতে। স্বাধীন তক্ষ-**अत्रकात अमल एगर विद्यारी फिलाइ चाएए ठा**शाहेबाहे रान श्रीव কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে চাহেন।

রেঙ্গ্ন এবং প্রোমের মধ্যে অবস্থিত তারাওয়াতি জেলা ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক। অপরাধ্রবণ অঞ্চল। ১৯৩১-৩২ সালের সারা শান বিজ্ঞাহ এই জেলাতেই আরম্ভ হইরাছিল। ব্রহ্মদেশের অফান্ত জেলার তুলনার তারাওয়াতি দরিত্র। শান অবিত্যকা এবং সীমান্তের পার্কত্য অবিবাদিগণ সমতলবাসী ব্রহ্মনাতীরগণের মত অপরাধ্রহণ নহে। দণ্ডিত অপরাধী-দিগের মোটামুটি চার-পঞ্চমাংশ বৌদ্ধর্ম্মাবলম্বী। দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৭০ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। বিগত মুদ্ধের পূর্বে প্রতি বংসর প্রার ১০০ অপরাধী প্রাণদত্তে এবং প্রায় ২০০ অপরাধী যাবজ্ঞীবন কারাদতে দণ্ডিত হইত।



# কোক-মুখা তুর্গা-প্রতিমা

### শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

এতকাল আমরা মহিষ-মনিনী তুর্গ-প্রতিম। দেখিয়া আদিতেতি। বঙ্গদেশে মংস্য-পুরাণ-বর্ণিত তুর্গা-প্রতিমা নিমিত হইয়া আদিতেতে। এই প্রতিমায় মহিষাকৃতি অন্তরের উপ্রক্ষেশ বিদীর্ণ করিয়া নরাকৃতি অন্তর বিনিজ্ঞান্ত হইয়াছে। ইহার মন্তক ও তুই হাত নরাকার, নিমভাগ চতুস্পান মহিষ। এইরূপ প্রতিমা পূর্ববঙ্গে ও বাঁকুড়া জেলায় নানাস্থানে অদ্যাপি নিমিত হইতেছে। দক্ষিণরাঢ়ে অন্তর্ম সম্পূর্ণ নরাকৃতি হইয়াছে। মহিদের ছিয়ন্ও পৃথক প্রাণ্ডিত ইইয়াছে। শত বংস্বের মধ্যে এই পরিবর্জন ঘটিয়াছে।

কিছ কোক-ম্থা তুর্গা-প্রতিমা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া রাইপুরে এইরূপ প্রতিমা দেখিয়া গত ফাল্কনের প্রবাদীতে "রাইপুরের মহামায়া ও শিথরবংশ" প্রবন্ধে তাহা বর্ণনা করিয়াহেন। এই প্রতিমায় তুর্গা তুই হস্ত উচ্চ নারীমূর্তি, কিছ মুথ অজতুলা। বড়্জুলা এবং আয়ুরহন্তা। পরিধান-বন্ধ সন্মুথে কুঞ্চিত। এইরূপ বন্ধ-পরিধান উত্তর-ভারতে, মধ্যপ্রদেশে ও দক্ষিণাপ্রের অদ্যাপি প্রচলিত আছে। রাইপুরের প্রতিমাটি পূর্বে বৃক্কতলে ছিল; এক্ষণে এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়া পৃত্যিত হইতেছে।

কিছ এই প্রতিমা নৃতন নয়। মহাভারতে ভীমপর্বের

য়ুঠ অধ্যায়ে অনুন তুর্গার শুব করিয়াছেন। তিনি তুর্গাকে
কোক-মুখা বলিয়াছেন। কোক নেকড়ে বাঘ অথবা 'বুলা
কুকুর' অর্থাৎ বন্য কুকুর। নেকড়ে বাঘ, বন্য কুকুর, অজ,
শৃগাল ও বরাহ, ইহাদের মুখের সাল্ভ আছে। মহাভারতের বর্ণনা যত নৃতনই হউক, অস্ততঃ তুই সহস্র বংসরের
পুরাতন। অতএব রাইপুরের তুর্গাম্তির কল্পনাও তুই
সহস্র বৎসর পুরে হইয়াছিল।

ত্বংথের বিষয়, আমাদের দেশে কোণায় কোন্ রপ প্রতিমা আছে, তাহা অন্যাপি কেই লিপিবছ করেন নাই। কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণের ত্রিবাক্সমনগর ইইন্ডে ত্রিবাঙ্ক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থপাল আমার সহিত পত্র-ব্যবহাবে ক্রিক্সাসা করিয়াছিলেন, বন্দদেশে বামন-প্রতিমা ও বামন-মন্দির আছে কিনা। তাহাঁর দেশে বামন-পূজা অভিশয় প্রস্তিত এবং তাহার উত্তম মন্দিরও আছে। আমি তাহাঁর ক্রিক্সাস্তের উত্তর করিতে পারি নাই। বিষ্ণুর চারি দিব্য-অবভার: যথা—কুর্ম, বরাহ, বামন ও মংস্তা। মংস্তা পুরাণে আছে, কূর্ম, বরাহ ও মংস্থ অবতারের আকার এই এই প্রাণীর আকারের তুল্য। বামন-অবভারের আকার,— একটি বালক, দক্ষিণহত্তে কমুগুলু, বাম হন্ত ছারা মন্তকের উপর ছত্র ধারণ করিয়া আছে। এই চারি অবতারের প্রতিমার পূঞা ভারতে নিশ্চয় প্রচনিত আছে। বিশ্ব কোথায় কোথায় আছে. তাহার বিবরণ দেখি নাই। বঙ্গ-দেশেই কোথায় কোন্ কোন্ দেবদেবী প্ৰতিমা আছে, বোৰ হয় তাহাও কোন পুত্তকে লিপিবন্ধ হয় নাই। বাঁকুড়ায় ভৈনম্তি প্রচুর। বোধহয়, ইহাও মূর্তি-ঈক্ষণিকেরা অবগত নহেন। বাঁকুড়ায় আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ-় বাঢ়ে কুৰ্মাবভার ধৰ্মঠাকুর নামে পুজিত হইভেছেন। উত্তর-বঙ্গে এবং দক্ষিণ-ভারতেও নাকি কুর্ম-মূর্তি আছে। কুর্মাবতার অনার্যের কল্লিত নয়। আমি ১৩৫৩ বঙ্গান্ধের আষাঢ়ের 'প্রবাদী'তে বিষ্ণুর বরাহ ও কুর্ম-অবভার, শ্রাবণের 'প্রবাদী'তে বামনাবতার এবং 'প্রবাদী'তে মংস্থাবভারের উৎপত্তি দেখাইয়াছি। চারিটির কল্পনাই ঋগ বেদে আছে। তন্নধ্যে প্রথম তিনটি কালপুক্ষ নক্ষত্র এবং মৎস্থাবতারটি ধ্রুব-মংস্থা অবলম্বনে কল্পিড হইয়াছিল। কালপুরুষ নক্ষত্র আশ্রয় করিয়াই মহিষাস্থর এবং আরও অনেক পৌরাণিক উপাধ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। দক্ষযক্ত-নাশে দক্ষের অজমুধ হইয়াছিল। কালপুরুষ নক্ষত্র। ঋগুবেদে এই দক্ষের নামও আছে, কালপুরুষ নক্ষত্রের মন্তকের তিনটি তারার সরিবেশ হইতে কোক-বরাহ-অজ-কুকুর-মুখের কল্পনা হইয়াছিল। কালপুঞ্য নক্ষত্র আশ্রয় করিয়াই ঋগ্বেদে রুদ্রের মূর্তি বণিত হইয়াছে। আমি ১৩৫৩ বঙ্গানে পৌষের 'প্রবাদী'তে তুর্গা প্রতিমা-কল্পনার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াহি। ক্লন্তের ও রুদাণীর রূপ একই। শুক্ল যজুর্বেদে (১৬।২৮) রুদ্রের মুখ কুকুরের তুল্য বলা হইয়াছে।

রাইপুরের কোক-মুখা হুগা-প্রতিমা কতকালের তাহা দেব-দেবী-মৃতি-ঈক্ষণিকেরা বলিতে পারেন। রাইপুরে এই হুগার নাম মহামায়া। তাহার পার্মে ছোট আকারের আর একটি কোক-মুখা ছুগা-প্রতিমা আছে। লোকে তাহার নাম তুক্বভন্তা রাধিয়াছে। দক্ষিণে তুক্বভন্তা নামে এক নদী আছে। কি কারণে দে নদীর এই নাম হইয়াছিল, তাহাও অহুসম্ভেয়।

कांबुरने वेदास वत्नाभाषाय महानय व्यहामायाद

দক্ষিণী ছাঁদে বস্থ-পরিধান ও পার্শ্বন্থ তৃত্বভন্তা নামের প্রতিমা দেখিয়া অনুমান করেন, ইহা দক্ষিণ-দেশে নির্মিত হইয়া রাইপুরে আনীত হইয়াছিল। অসম্ভব নয়। কিন্তু কে আনিয়াছিল এবং কতকাল পুর্বে আনিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমবা কিছুই জানি না।

বাইপুর, এই নামকে বাঁকুড়ার লোকে গড়রাইপুর বলে। বাইপুর, রায়পুর নামের অপলংশ এবং রায়পুর রাজপুর বাতীত অপর কিছু নয়, অর্থাং রাজনগর বা রাজধানী। কোন রাজার পুর ছিল, তাহ। অজ্ঞাত। নিকটে শিখরসায়র নামে এক বৃহং সায়র আছে। এই নাম হইতে
পাইতেছি, এই সায়র শিখর-বংশীয় কোনও রাজার খনিত।
পঞ্চকোট রাজবংশের নাম শিখর-বংশ; আর, রাজ্যের
নাম শিখরভ্ম। রায়পুরে পুরাতন গড়ের চিহ্ন আছে।
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, গড়ের পরিমাণ ৮০
বিঘা। শিখর-সায়র গড়ের বাহিরে, পরিমাণ ১০০ বিঘা।
ইহা হইতে অয়ুমান হয়, গড়নির্মাণের পরে শিখর-বংশের
কোনও রাজা সায়র খনন করাইয়াছিলেন। কতকাল পূর্বে
কোন রাজা গড় নির্মাণ করাইয়াছিলেন ?

আর এক কারণে রায়পুর বিখ্যাত হইয়াছে। তুর্গেশনিন্দনী উপন্যাদের ঐতিহাদিক মূল অফুসন্ধান করিতে গিয়া
আচার্য শ্রীযত্নাথ সরকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায়
(৩য় সংখ্যা, ৫০ ভাগ) 'আকবরনামা' হইতে লিখিয়াছেন,
গাঠান কুৎলু খাঁ উড়িয়াা হইতে আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমবলের গ্রাম লুঠপাট করিভেছিল। মানসিংহ উড়িয়াা জয়
করিবার নিমিত্ত বিহার হইতে আসিয়া জাহানাবাদে,
বর্তমান আরামবাগে শিবির-স্থাপন করিয়াছিলেন। তথন
বর্ষাকাল আসয়। কুৎলু খাঁ প্রদিকে ক্রমণঃ সৈন্যসহ
আসিতেছিল। মানসিংহ ভাহার গতি প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত ভাহার পুত্র জগৎসিংহকে এক ফোজসহ
পাঠাইয়া দেন। কুৎলু খাঁ ধরমপুরে আসিয়াছিল এবং
জগৎসিংহ রায়পুরে উপস্থিত হইলে ভাহার সেনাপতি

ৰাহাত্ৰ কুব্ধ: ডাহাঁকে আক্ৰমণ কৰে। বাহাত্ৰ এক তুৰ্গে আশ্রম লইয়াছিল। রামপুরে যুদ্ধ হয় (২১ মে ১৫৯০); সে যুদ্ধে জগৎসিংহের সৈন্য পরাজিত হয়। জগৎসিংহ মগুপানে মন্তাবস্থায় ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির তাহাঁকে উদ্ধার করিয়া (হন্তীপৃষ্ঠে) নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরে লইয়া আদেন। সরকার মহাশয় বায়পুর খুঁজিয়া পান নাই। সে রায়পুর এই গড়বায়পুর। ইহারই সন্নিকটে ধরমপুর। লিখিত আছে, আরামবাগ হইতে রায়পুর ২৫ কোশ এবং বিষ্ণুপুর ১২ কোশ। এই অর্ঞালের মানচিত্তে দেখিতেছি, আরামবাগ হইতে রায়পুর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ২৫ কোশ এবং রায়পুর হইতে বিষ্ণুপুর প্রায় ১২ কোশই বটে। বায়পুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক কাঁচা বাস্তা আছে। জগৎসিংহ আরামবাগ হইতে গোঘাট—গোঘাট হইতে গড়বেতা এবং গড়বেতা হইতে রায়পুরে আসিয়া থাকিবেন। রায়পুর কাঁসাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বর্ডমানে ইহা বাঁকুড়ার একটি থানা।

প্রায় ১৫ বৎসর হইল, ঢাকার ঐতিহাসিক প্রীনলিনীকাস্ত ভট্টশালী (এক্ষণে স্বর্গনত) আমায় এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, বাঁকুড়া জেলার একস্থানে এক যুদ্ধ হইয়াছিল; এক নদীর তীরে; সেথানে বেতবন ছিল। বাঁকুড়ার কোন্ স্থানে নদী এবং বেতবন আছে, তিনি জ্ঞানিতে চাহিয়াছিলেন। তৎকালে অস্পন্ধান করিয়া আমি বাঁকুড়া জ্ঞেলায় বেতগাছ পাই নাই। পরে জ্ঞানিয়াছি, দক্ষিণে ঘারকেশ্বর নদীর তীরে বেতগাছ আছে। কাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, আমি ভূলিয়া গিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, ভট্টশালী মহাশম্ম বে যুদ্ধল খুলিয়াছিলেন, তাহা এই রায়পুর। সেথানে কাঁগাই নদী আছে। চারি বৎসর হইল আমি জ্ঞানিয়াছি, কাঁগাই নদী আছে। চারি বৎসর হইল আমি জ্ঞানিয়াছি, কাঁগাই নদীকুলে বেতগগাছ আছে। বোধহয় পূর্বে রায়পুরে অসংখ্য বেতস গাছ ছিল। কাঁগাই নদী তীরবর্তী লোকেরা সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধ বেতসলতাকে বেত বলে (প্রবাসী, ১৩৫৫। মাঘ্)।



## আমীর খসক

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

'ভূতীরে হিন্দ' (ভারতের তোতা পাঝী) আমীর খসরু ১২৫৪ জীপ্তাকে বিশারকর প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আমীর শরক্দীন মাহ মুদ শমসী ছিলেন বল্থের অধিবাসী। ভারতে ভাগ্যান্নেমণে আসিয়া তিনি পাতিয়ালায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। আমীর খসরুর মাতা ছিলেন স্থলতান গিয়াস্টদীন বলবনের অন্যতম সমর-সচিব ইমদাত্বল মুল্কের কন্যা।

আমীর খসকর বয়স যখন নয় বংসর তখন তাঁহার পিতা

য়ুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। মাতা পুরের সর্বাদ্ধীণ শিক্ষার

স্বর্গু ব্যবস্থা করিমাছিলেন। বীর্ষবতী মাতার তত্ত্বাবধানে ও
সন্ধাগ দৃষ্টির ছায়াতলে আমীর খসক সর্ব বিভায় পারদর্শী

হইয়া উঠিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার

স্ক্রণ হইতে থাকে—চারিদিকের স্বন্দর পরিবেশ ও
সন্ধীব প্রাণের স্পর্শ তাঁহার কবি-মনকে বিচিত্র ভাবচেতনায় বিকশিত করিয়া তাঁহার অস্তরে অপার রসমাধ্র্ব
ও রূপস্থ্যমার স্তি করিল।

দিল্লীর তথ তে তথন ভাঙাগড়া চলিরাছে—শাহীরজে-রঞ্জিত সিংহাসনে একের পর এক স্লতানের আবির্ভাব হই-তেছে। যুদ্ধবিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব ও বিদ্রোহ দিল্লীর আব-হাওয়া বিষাক্ত ও তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। খসরুর কবি-মনইহাতে পীড়িত হইলেও যে নিভূত জগং তিনি তাঁহার অন্তর্লোকে স্ষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ভিতর নিমচ্ছিত হইয়া কাব্যরস আখাদন ও পরিবেশন হইতে তিনি বিরত হন নাই। কবির নির্দিপ্ত ও নিরাসক্ত মন শত কোলাহল ও বিক্লোভের মধ্যেও স্লেরের ধ্যানে সমাহিত থাকিত। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার ভিতর চিরস্ক্রের সায়িধ্য ও সংস্পর্লের অমুভূতি তাঁহার মনে নিবিভ্ ও গভীর হইয়া উঠে। এই গভীর উপলব্ধি কবির জীবনে আরও বিচিত্র ও স্ক্রের হইয়া দেখা দেয় এক মহাতপা সাধকের সাহচর্যে। তাঁহার কথা যথাসময়ে উল্লিখিত হইবে।

বিশ বংসর ব্রস হইতে তাঁহার কর্মকীবন স্থক্ষ হয়।
বহু ভাগ্যবিপর্যরের সন্মুখন হইরা তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ
করেন। স্থলভান গিরাস্থলীন বলবনের পূত্র বাংলার শাসনকর্তা নুষরা বানের সহিন্ত তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন।
কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়া তাঁহার সন্থ না হওয়ায় তিনি
দিল্লী কিরিয়া আসেন। দিল্লীতে আসিয়া স্থলতান-পূত্র
মুহাম্মদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় শেষে
নিবিভ বন্ধুছে পরিণত হইল। মুহাম্মদ ক্রমে বসক্রর একজন

অখ্রক্ত ভক্ত ও সমকাদার হইরা পছেন। বছুর সাহচর্য ও অন্তরক্তার ভিতর দিয়া খসকর দিন কাটিতেছিল। উত্তর ভারতের পথ দিয়া তথন ছবর্ষ মুখলগণ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছিল। তাহাদের সহিত এক সংঘর্ষে মুহাম্মদিহত ও খসক বলী হন। বলীদশায় অশেষ ছঃখকাই ও যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

এই মুক্তি তাঁহার জীবনের ছিতীয় পর্যায়ের ছচনা করিল। কতবিক্ষত হৃদয়ে ও বিক্ষ্ চিন্তে ধসরু মায়ের স্নেহশীতল আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলেন। জননীর কল্যাপকর-ম্পর্শে তাঁহার দেহমনের সকল প্লানি দ্র হটল, সমন্ত সংশয়্ম ও বেদনার নিরসন হটল। কায়কোবাদ তর্খন দিল্লীর তথ্তে বিসিয়াছেন। তাঁহার দরবারে উপস্থিত হটতেই তিনি ধসরুকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। স্নলতান কায়কোবাদের উচ্ছ্ খলতার তাঁহার পিতা বাংলার শাসনকর্তা বুদরা ধান বিরক্ত হন এবং পুত্রকে সংঘত ও কর্ত্তবানিষ্ঠ হটতে উপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে পারিষদবর্গ-চালিত স্নলতান কায়কোবাদেই পিতার উপর ক্রের উঠিন, কিন্তু পিতার সহিত সাক্ষাং হটতেই তিনি তাঁহার নিকট ক্রমাপ্রার্থনা করেন। পিতাপুত্রের মিলন হটল এবং কায়কোবাদের অন্থ্রোধে ধসরু এই মিলনকে ক্রমর করিবার ক্রম্য 'করাত্বস্-সাদাইনে' এই কাহিনীর কাব্যরুপ দান করেন। এই কাব্যরুপ দান করেন। এই কাব্যরুপ দান করেন। এই কাব্যরুপ দান করেন। এই কাব্যরুপ

কারকোবাদের পর স্থলতান জালাস্থীন খল্জীর দরবারে খসরু উচ্চতম সভাসদ ও সভাকবির পদে অভিষক্ত হন। পরবর্তী স্থলতান আলাউদীন খল্জীও তাঁহাকে এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় তাঁহার কাব্যপ্রতিভার সম্মৃত্ব ও ব্যাপ্তি হয়। আলাউদীন খিল্জীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের সহিত তাঁহার গভীর হুদ্যভার সম্পর্ক ছাপিত হয়। এই হুদ্যভা ও বছুত্বকে কেন্দ্র করিয়া কবির কাব্যশক্তিও প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব বিশিপ্ততা লাভ করে। খিজির খানের বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি আপনার অস্থপম ছন্দে গ্রথিত করিয়া 'কেসসারে খিজির খান' কাব্যে কালজ্মী অমরত্ব দান করেন।

এই পর্যন্ত কবির বিখ্যাত চারিট 'দিওয়ানে'র মধ্যে 'তৃহ্ কাতৃস্ সিগর' বা তরুপের দান ও 'ওয়াসতৃদ হায়াত' বা মধ্য বয়সের দান—এই তুইবানি দিওয়ান প্রকাশিত হইয়াছে। তরুণ বয়সের স্থা ও প্রাপচাঞ্চল্য এবং মধ্য বয়সের ভাব-গান্তীর্ষ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-বেদনা ষধাক্ষমে প্রথম ও ছিতীয় দিওয়ানে স্থান লাভ করিয়াছে। 'গুরবাতৃল কামাল' বা পূর্ণ আলোক এবং 'বকেয়া- মুকেয়া' তথনও

পরিণত বরসের পরম উপলবি ও প্রেমবর্মের পূর্ণ পরিণতির অপেক্ষার আছে। পরবর্জী কীবনে হনী ভাবের যে অনাবিদ আনক্ষ তাঁহার কীবনকে সার্থক, সুন্দর ও পরিপূর্ণতা দান করিরাছিল সেই নিবিদ্ধ আনক্ষরসের আবাদ তথম পর্বস্ত মুর্পেদের অভাবে তাঁহার অস্তরে দানা বাঁথিরা উঠিতে পারে নাই, কিন্তু কবি-কীবনের প্রথম হইতেই চিরস্ক্ষরের সারিরালাতের বন্য তিনি হৃদরে যে বেদনা বৃদ্ধত করিতেন, প্রেমান্সদের সহিত মিলনাকাজ্ঞার যে ব্যাক্ষতা তাঁহার হৃদরের নিভূত কোণে কুঁদ্ধির বক্ষে অবরুদ্ধ গ্রের নাার উদ্ধৃসিত ও পুঞ্জীভূত হইরা উঠিত তাহার আভাস ও নিবিদ্ধতার ক্ষর্প কোরের ছল্দে হল্দ কুটিরা উঠিয়াছে। কিন্তু তথম পর্বস্ত সেই অনুভূতি সুন্দান্ত পরের সন্ধান বা ইন্দিত লাভ করে নাই।

খসরুর কবি-প্রতিভা ছিল বিশারকর, তাঁহার খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অভিক্রম করিয়া **ভাকাকুঞ্বপরিপূর্ণ** পারভের সীমা পর্যন্ত বিভূত হইরা পড়ে। হাফিব, সাদি ও ক্রমির অনম্বসাধারণ কবি-প্রতিভা ও কাব্যরসমুগ্ধ পারস্ত-वामीरमञ्जू भएक विरमने कविरक शीकात वा शहर कता অচিত্তনীয় ব্যাপার ছিল, কিন্তু খসকুর বিরাট ও সর্বতোমুখী প্রতিভার বিশিত হইয়া পারসিকগণ খসরুকে রুমি, জামি ও সাদির পার্শ্বেই সাদরে স্থান দিতে কুঠা বোধ করে নাই। পার কোনও ফার্মী ভাষার লেখক ভারতীয় কবির এই সৌভাগ্যলাভ হয় নাই। এই প্রসংখ বিখ্যাত মুসলমান ममीयी निवनी नामानि विनद्याह्मन, 'शष्ठ इद्य भछ वरमद्यद्र মধ্যে আমীর খসকর ভাষ বিভিন্নখণী প্রতিভার অধিকারী কবি ভারতবর্ষে জনগ্রহণ করেন নাই।' বস্তত: পারস্তদেশের कावाद्भावत बहुत्रभ विद्रां कवि-मनीयीत जाविकाव धूवरे কম হইরাছে। সাদী, হাকের বা কেরদৌসী কাব্যরচনার এক একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র ও প্রকাশভঙ্গির ভিতর দিয়া নিজ নিজ ভাবধারা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমীর খসকর মসন্ভী, शक्त, कानिमा ও क्रवांह कांत्रजी कांवात्रज शतित्वात्र अहे প্রধান চারিট ধারার বিচিত্র ভাবরসের স্ঠ করিরাছেন।

আমীর খসরু এক কন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ এবং স্থরকারও ছিলেন। তাঁহার আবিদ্বত দেতার বাশ্বয়র ভারতীর মার্গ সদীতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সঙ্গত ও স্থরবাহনরপে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার এই সেতার বন্ধ আবিদ্বার সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদিন অমর্শকালে তিনি দেখিলেন বৃক্ষ-কোটরে বিলম্বিত একটি মৃত বাদরের শুদ্ধ আন্ত্রে শাখার আবাত লাগিরা বিচিত্র ধ্বনি ও স্থরসঙ্গতির স্কটি হইতেছে। এই অভাবনীর দৃশ্য দেখিরা ও স্থর প্রবণে মুদ্ধ হইরা তিনি সেতার বল্লের রূপদান করেন।

পুকী কৰি ব্সক্তর কাৰ্য পরিজ্ঞমার পূর্বে পুকী ভাববারার

সহিত পরিচর একাম্ব প্রবেজন। পারক্তের গুলাবস্থরভিত ও জ্রাকারসসিক্ত ভূমি হইতে পুকীবাদের কর। পুকী সাধক-**खर्ड योगाना बागान्दीन कृषि, बाधि ७ शाक्तव्य कारा ७** ভাবসাধনায় উহার লালন, পোষণ ও বিকাশ হয় এবং আমীর ধসক্রর কাব্য-সাধনার ভিতর সেই সুঞ্চীবাদ কারসী ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রসাংলাভ করে। স্থকীবাদ ইসলামের তাছাওটক বা প্রেমধর্শের ভাবরসকে অবলম্বন করিরাই বিবর্তিত হইরাছে। স্ক্রীর সহিত শ্রষ্টার, মানুষের সহিত আলার, প্রেমিকের সহিত প্রেমাস্পদের বে বন্ধন ও যোগ তাহা মূলত: প্রেমের যোগ। সাধক মনে করেন, তাঁহার সহিত আল্লার যে সথন্ধ তাহা অহৈতৃকী প্রেমের সম্বন্ধ অর্থাৎ যে সম্বন্ধের মধ্যে স্বার্থের সম্পর্ক বা বাধ্যবাধকতা নাই, ভীতি প্রদর্শন বা শান্তির বিধান নাই-এক মধুর প্রেমের বছনে মাত্রুষ শ্রপ্তার সহিত হয় যোগযুক্ত। এই পারস্পরিক প্রীতি ব্যতীত ম্রষ্টা ও স্ষ্টি ছয়েরই অভিত্ব নিরানন্দ ও নিরর্থক। প্রেমিক স্থকী সাধক প্রেম-সাধনার পরে প্রেমাস্পদ আলার সারিধ্য ও দর্শনলাভের জ্ঞা ব্যাকুল হুইয়া পড়েন। কারণ তাঁহার আ্লা দেই প্রমানার আনন্দময় সাহচ্যা হইতে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন চইয়া আছে—তাই তাঁহার সহিত মিলনের ব্যার্থকের এত ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা। দেহের কারায় বন্দী মানবান্ধার ক্রন্দন, প্রেমাম্পদের বিরহ-বেদনায় অধীর সাৰক-মনের আৰুলভা সুঞ্চী সাৰকদের রচিত কাব্য ও সঞ্চীতে মৃত হইরা উঠিরাছে। তাহাদের প্রেমাত হৃদরের আবেদন ফুটঝা উঠিয়াছে পারস্তের সুষ্টী কবি জামির ভাবগন্তীর কঠে:

> আমার মন্তক তোমার ছারে করেছি নত— পারিশ্রমিকের লোভে নয়— তোমার প্রেমের আদেশে।

প্রেমাম্পদের বিরহ-বেদনা এবং তাহার প্রতি প্রেম ভঞ্জি ও ব্যাকুলতা প্রকাশের ক্ষন্ত স্থনী কবিগণ বহু শব্দ ও তাব-প্রতীক গ্রহণ করিরাছেন। পারস্তের স্থকীদিগের মত আমীর বসরুও প্রিয়া, সাকী, পিয়ালা, শরাব, গুলাব প্রস্তৃতি শব্দ প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিয়া আপনার অন্তরের আনন্দ-বেদনা অন্ত্তৃতিরসে গিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমীর বসরুর এই স্থকী ভাবধারা সঞ্জীবিত ও উদীপিত হইয়া উঠে সাবক-শ্রেষ্ঠ নিয়ামুদীন আউলিয়ার সাহিব্য লাভ করিয়া আমীর বসরুর ভাবোক্ছাস শতধারার বিপুল বেগে উৎসারিত হইতে থাকে। বস্তুত: আমীর বসরুর কবিত্য ব্যাপারে সাবকপ্রবর নিয়ামুদিন আউলিয়ার আব্যান্তিক শক্তি বিশেষ ভাবে কার্যকরী হইয়াছে। যেটুকু বিধা হন্ধ ও জন্ধতা বসরুর অব্যান্ত্র-কীবনকে আছের ও আছেই করিয়াছিল

থাকা নিরামুদীনের সাধনার দীপ্তিতে তাহ। অপস্ত হইরা যাত।

আমীর খদক ছিলেন নিয়ামুদীন আউলিয়ার নিত্যসঙ্গী। একদিন খদক থাকা সাহেবের সহিত ভ্রমণ করিতে
করিতে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। যমুনা
নদীতে তথন করেকজন পুণ্যার্থী হিন্দু নরনারী স্নাম
করিতেছিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া খাকা সাহেব মন্তব্য
করিলেন, প্রত্যেক বর্ষেরই একটি সহক পথ আছে। খদক
খাকা সাহেবের দিকে ফিরিয়া তৎক্রণাং বলিলেন, আমি কিছ
'কাষ ক্লাহ'কে আমার কেবলাহ্ বা লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ
করিয়াছি। বলা বাহল্য, খাকা সাহেব 'কাষ ক্লাহ' নামেও
খ্যাত ছিলেন, কারণ তিনি সর্বদা মাধার এক দিকে বাঁকা
ভাবে টুপি পরিধান করিতেন। 'কাষ ক্লাহ' শব্দের অর্থ ই
হইল 'বাঁকা টুপি'।

আমীর খসকুর কবিতার বিশেষ করিয়া তাঁহার 'দিওয়ানে' ভাবধারা রসপক আফুর ফলের মত ক্নমটি বাঁধিয়া উঠিয়াছে। স্ফী সাধকের উদারতা, ভাবতনমতা ও স্দূরের পিপাসা তাঁহার দৃষ্টি ও চিম্ভাশক্তিকে স্বচ্ছ করিয়াছে এবং তাঁহার অন্তরে চিরফুলরের বিরহ-বেদনা যে তীব্রতালাভ করিয়াছে, প্রেমাম্পদের সহিত মিলনের আকাজ্ঞা যে আশা-নিরাশার আনন্দ-বিষাদে ফুটরা উঠিয়াছে তাহা সর্ব-কালের মুক্তিপিপাস ও ভত্তামুদদ্ধিংস মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে এবং চির অঞ্চানার সন্ধানে ভক্তমনকে উদ্বন্ধ করে। সাধনার ক্ষেত্রে আমীর খসরু প্রেমের পথকেই বরণ করিয়া-ছিলেন। এই পথে যুক্তি নাই, তর্ক বিচারের স্থান নাই—শুৰু আছে প্রেম ও প্রীতির সহিত সকলের সঙ্গে যোগমুক্ত হইরা চিরসুন্দর প্রিয়তমের সন্ধান করা। অন্তরের নিবিড় বেদনা-त्वाबरे मारकत्क এरे भरषद निर्दाण मान करत । त्थामान्यापत জন্য ভক্তপ্রেমিক আমীর খসকুর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে---কোন যুক্তিই সে উন্নাদনাকে সংযত করিতে পারিতেছে না :

যুক্তি দিয়ে যায় কি ঢাকা
উন্নাদনা সত্যিকার
বুদ্ধি বিচার সকল কিছু
লোপ পেয়েছে আৰু আমার
এ সব বালাই রইলে বিপদ—
নইলে সবি চমৎকার।
প্রেম ও বিচার এই হুটো চিক্

একমাত্র একনিষ্ঠ প্রেমই এই পথের পাথের। যুক্তিতর্ক মাছ্যের মনকে নীরস ও শুক করিয়া তোলে—শুধু প্রেমই দের সেই অকানা পথের সন্ধান। রবীক্রনাথ এই একই স্থুরে গাহিরাছেন— মিথ্যা আমি কি সন্ধানে বাব কাহার দার
পথ আমারে পথ দেবাবে এই জেনেছি সার।
তবাতে বাই বারই কাছে
কথার কি তার অস্ত আছে
বতই তনি চক্ষে ততই লাগার অন্ধকার —
পথ আমারে পথ দেবাবে এই জেনেছি সার।
আর ভক্তসাধক কবীর বলিতেছেন—
ভগরা ( পথ ) মোহে কোন দিধাই…
ভর নাহি কুছে। ভগরা না পুছে।
বাশরী ভনত কবীরা বাচ ধাই
পিতম (প্রিয়তম) বোলাও ত আনহারি (অন্ধকার)
কি পারসে

কৌন বেশরম আৰু মোর সাথ যাই।

আমীর খসরুও অধকারের পার হইতে প্রিয়ের জাহ্বান শুনিতে পাইরাছেন এবং সেই অবকারের নিতৃত কোণে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তিনি আপনার সকল ছঃখের অবসান করিতে চাহেন।

কেমন করে বাঁচবো বলো

শীবন মরণ ভোমার হাভ,

হয় মরণ আৰু দাও তুমি হার

আর কাটে না ছঃখের রাভ।

না হয় এসে বাঁচাও মোরে—

সইতে নারি আর জ্লন।

অপ্তরালের অক্কারে

মিলতে যে চাই তোমার সাধ।
কিন্তু কবি প্রেমাস্পদের দেওয়া ছঃখকে ভয় করেন না--মৌলানা রুমির কঠে কঠ মিলাইয়া তিনি বলিতেছেন,

ভোমার হাতে স্থ পাবো না—

দানি আমি স্নিশ্চর

হ:খ যদি দেবেই তবে

যেমন ভোমার ইচ্ছে হর।
পরাণ ভরে হুখ্ দিয়ে যাও,

করো নাকো তিল কস্তর :

হুখ্ দিয়ে সুধ পেলে তুমি

এই ভেবে খোশ্ মোর হাদর।

এই হুংখের দাহ কবির অন্তরে প্রেমাম্পদের স্থৃতি ও মিলনাকাজ্ঞাকে স্বাগ্রত রাখিতেছে, বিরহের বেদনাকে তীত্র করিয়া প্রিরের অভাবকে আরও তীত্রতর করিয়া তুলিতেছে। রবীক্রনাধ বলিতেছেন—

> এই করেছ ভাগ নিঠুর এই করেছ ভাগো এমনি করে হুদরে মোর ভীত্র দহন ছালো। ১

আমার এ ধূপ না আলালে
গদ্ধ কিছুই নাহি ঢালে
অংমার এ দীপ না আলালে,
দেয় না কিছু আলো।

আমীর খসরুও তাঁর বিরহতপ্ত হৃদরের বেদনা প্রকাশ করিতেছেন—

'মোমের মতো ঝরছে গ'লে
ব্যথা-কাতর মোর হুদর,
কেমন করে ভূলবো বলো
তোমার কাজন দীঘল চোখ,
তোমার নীলিম নয়ন, বধ্
ছড়িয়ে আছে আকাশময়।"

এই বিরহের প্রহর গণনা, অনস্ত বেদনা বক্ষে ধরিয়া প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় জীবন যাপন ও কাব্যের ভিতর দিয়া পরম ক্ষ্মেরের প্রতি থসকর আত্মনিবেদনের সাধনা এক দিন সার্থক হইয়া দেখা দেয়। আমীর খসক স্ফী সাধনার সর্বোচ্চ শুরে উপনীত হইয়া আত্মমর্শণের পরম আনম্মেব লস্তেছেন,

মন্ত্ শুদম তুমন শুদী মন্তন্ শুদম্তু জাঁ শুদী তা কম্না গোমেদ বাদ আবী মন্দিগরম্তু দিগরী। আমি হই তৃমি, তৃমি হও আমি
আমি হই তহু তৃমি তার প্রাণ।
বেন, ইহার পর কেহ বলিতে না পারে:
তোমাতে আমাতে দুর ব্যবধান।

শুৰু সুকী কবি ও সাৰক হিসাবে নহে, সৰ্বপ্ৰথম উৰ্ছ লেৰক ও ঐতিহাসিক রূপেও তাঁহার খ্যাতি আছে। হিন্দী সাহিত্যও তাঁহার দানে সমুদ্ধ হইয়াছে।

মুহাম্মদ তুগলকের রাজ্যকালের প্রারম্ভে সাধকশ্রেষ্ঠ পীর
নিরামুদীন আউলিরা দেহত্যাগ করেন। দিল্লীর পশ্চিম
প্রান্তে বর্তমান জলপুরার তাঁহার দেহ সমাধিছ হয়। নিত্য
সহচর সাধকের মৃত্যুতে আমীর খসকু সর্বত্যাপী হইয়া তাঁহার
সমাধির পার্শে দিন কাটাইতে থাকেন। কিন্তু বন্ধু বিরোগের
বাথা তাঁহাকে আর অধিককাল সন্থ করিতে হইল না।
খালা সাহেবের মৃত্যুর হয়মাস পরে ১৩২৮ এইাকে তিনিও
পরলোকে তাঁহার অন্থগমন করেন।

আমীর খসর ছিলেন 'আজাদ মাশরাব' বা মুক্ত ঘাটের সাধক অর্থাং সেই উদার ও মুক্ত দৃষ্টির সাধক যিনি সর্বঘটে, সর্বস্থানে এবং সর্বলোকে প্রষ্টার অনন্ত মহিমা ও অন্তিত্ব অফ্ডব করেন। মুক্ত বিহঙ্গমের মত বন-প্রান্তর ও উদ্যানভূমির বিচিত্র বর্ণগদ্ধের পূল্সন্তারে তিনি আরাদন করেন সেই পরম স্থানরের উচ্ছুসিত প্রেমের শরাব। তাই 'আজাদ মাশরাতে'র সাধকগণ লার্শ করিয়াছেন সর্বকালের মাহুষের মনকে, প্রকাশ করিয়াছেন প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমের লীলা-বৈশিষ্টাকে।

# তিমির বিদারি তোমার অভ্যুদয়

গ্রীঅমশেন্দু দত্ত

.

এখানে আকাশ ছর্ম্যোগ-মেবে আবি হার ভরপুর,
সবাকার মনে বিষাদ কালিমা কঠে হতাশা-সুর।
ভনগণ আবি দীন হ'তে দীন—
ভন্ন-বন্ধ-শান্তিবিহীন;
পর্বিলভার কণ্টক লভা বিরিয়াছে নিঃশেষে,
রোগ-শোক-ক্ষাভ মহামারী সবে আসিছে ভীষণ বেশে।

কাতির কীবনে ছার্ছন এলো—খণ্ডিতা দেশমাতা—
হাসিছে জাতার সর্ব্ধনাশে যে তাহারি আপন জাতা।
সন্তান আজি জননীর কোলে,
মরণের মাবে পড়িতেছে ঢলে;
দারিন্দ্রা আর জনাহার এসে নিতেছে সকলি স্টি—
পারে না শাহুষ বাঁচাতে জীবন ছটি যে অর শুঁটি';

—তবু ছঁস নাই—খিরিছে যে আৰু অমানিশা-আদার, মানব-দীবন লয়ে চলে হেথা চৌর্যের কারবার। অর্থগৃগু পিশাচ-শকুন মাহ্মেরে নিতি করিতেছে খুন,— অবর্ম ও পাপের প্রভাবে হ'ল সবি নিঃশেষ; বার্থাবেষীর জনাচারে হার ভরে গেল সারা দেশ।

ব্যাধার ব্যাধার গলে কাঁসি দিবে অবহেলে

 তামারি অত্যাদর যে তথন,—তৃমি দেব, বলেছিলে,

 তাকি ভারতের সেই ছর্ছিন,

 পাপের জাঁবারে হরেছে বিলীন

মঙ্গল তব পাক্ষতে জাগাও স্বার প্রাণ;

তম্সার খোর বিদারি উঠুক শাস্তির সামগান!



গোধুলির আলোয়, কাবিয়াওয়ার

# শিপী হীরাটাদ ছগার ও তাঁর চিত্রকলা

जी चिरकस रेमज

সম্প্রতি কলিকাতার শিল্পী হীরাটাদ ছ্গারের এক শিল্পপ্রদর্শনী
অক্ষ্টিত হয়েছে। যে শিল্পীর আসন এত দিন প্রতিষ্ঠিত ছিল
তবু তার সতীর্থ ও অন্থরাস্টদের মানসলোকে, স্থার্থ পাঁচশ
বংসর পরে আৰু নিব্দের সমগ্র শিল্পষ্টির ঐশ্বর্য সহসা সর্বক্রনাধারণের সন্মুখে উদ্বাচিত করে তিনি শিল্পরসিকদের চমক
লাসিরে দিয়েছেন।

শিলী হীরাটাদের প্রাথমিক শিল্পশিকার শ্রপাত হয় কলিকাতা গবর্গনেন্ট আর্ট স্থলে। রবীক্রনাথ যথন শান্তিদিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়কার প্রথম ছাত্রগোলীর ভিনি অন্ততম। শান্তিনিকেতনে থাকতেই শিলী রূপে তার কিন্দিং প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তার পর নানা কারণে স্থীবকাল তাঁকে শিল্পসাধনা পরিত্যাগ করতে হয়।
মাত্র করেক বছর আর্গে তিনি মব চেতনার উদুদ্ধ হয়ে আবার স্থলি ধরলেন। বর্তমান প্রদর্শনী তারই কল।

এই ত হীরাটাদের শিল্পী শীবনের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
এর খেকে এই সিভাত্তে গৌহবার চেপ্তা করা অসমীচীন বে, শিল্পী
শান্তিনিকেতনের হাত্র স্থতরাং তার রচনা সেই শিল্পীগোঞ্জর
আদর্শ হারা প্রভাবিত যা শান্তিনিকেতন হুল অব পেন্টিং বা
শিল্পাহতি নামে পরিচিত। সেটা হওরাই হরত ধুব হাতাবিক
ছিল। কারণ শিল্পী হুগার যাকে গুরু বলে বীকার করেন সেই
শিল্পীশ্রেষ্ঠ নক্ষলালের সংস্পর্শে এসে তার প্রভাব থেকে মুক্ত
শাকা অসম্ভব বলেই মনে হর। কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল শিল্পী
হুগারের শিল্পভার। গুরুর প্রভাব কোষাও তার ব্যকীরতাকে

আছের করতে পারে নি। ছগারের ছাত্রাবস্থার নব্য-বঙ্গীর শিল্পান্দোলনের ভরা জোরার দেখা দিলে, কিন্তু তার কিছু-মাত্র নিদর্শনিও তাঁর তখনকার শিল্পকলার পাওরা গেল না।



শ্রীহীরাটাদ হুগার শ্রীনন্দলাল বন্দ্র-ক্বত ক্লেচ তারপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পী শ্রিকলা সম্বদ্ধে তাদের নৃতন নৃতন মতবাদ নিরে উপস্থিত হরেছেন। ইউরোপীয়

1000



ফতেসাগর হ্রদ, উদয়পুর

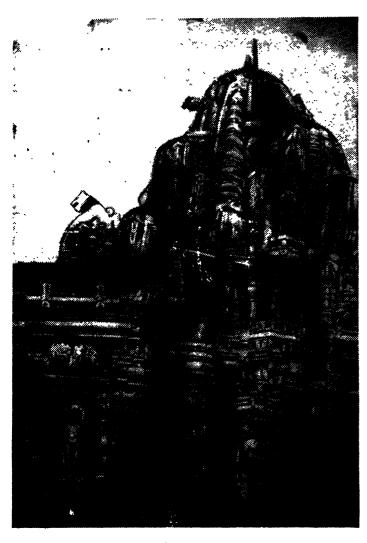

কেশরীরাজীর মন্দির

আধুনিক শিল্পরীতিও আৰু আমাদের
শিল্পীদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু শিল্পী
হীরাটাদ সমসাময়িক যাবতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হরে সম্পূর্ণ নিজ্প পদ্ধতিতে
শিল্পসাধনার রত ছিলেন। তাই তিনি
আৰু আমাদের যা উপহার দিলেন তাতে
স্বকীয়তার ও মৌলিকতার ছাপ
স্প্রিক্ষ্ট। তাঁর প্রতিভার অনন্যতন্ত্রতাকে আমরা স্বীকার করতে বাধা।

কিন্ত শিল্পী একান্ত ভাবেই ভারতীয় শিল্পের আদর্শে অম্প্রাণিত। কিন্তু সে ভারতীয়ত্ব কোন সঙ্গীণতার আশ্রমে বর্দ্ধিত হরনি। প্রাচ্য শিল্পের অনেক মাধুর্যাই তার শিল্পে এসে গিরেছে। শিল্পীর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দক্ষন সমালোচকেরা তার শিল্পে, চৈনিক, রাজ্মানী, মুঘল শৈলীর প্রভাব আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু এই সব শিল্পের ঐতিক্ত পটভূমিকার থেকে হুগারের শিল্প-রচনাকে এক ব্যাপক ও উদার দৃষ্টির আলোকে উত্তাসিত করেছে, তাকে কোথাও আচ্ছের করে অমুকারকের পর্যায়ে কেলেনি।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে হুগারের শিল্প যিনিয়েচারবর্মী। কিন্তু বারা পারিক মুখল অথবা রাজহানী মিনিরে-চারের সঙ্গে পরিচিত তারা অবস্থই লক্ষ্য করেছেন সেগুলির সঙ্গে হীরাচাদের শিল্পরচনার পার্থক্য কতথানি। কোন বিনিসকে হল্প ও নিবিষ্টভাবে দেখার মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে। বিনিরেচারের এই বৈশিষ্টাটুকুই শিলী



নাহারগড়, জয়পুর

শিল্পী--হীরাটাদ হুগার

তাঁর শিল্পকলার আদিক রূপে নিয়ে বিত করেছেন, কোপাও
শিল্পীর তুলিচালনা ও রেপারচনার দক্ষতার অহস্কার তাতে
ব্যক্ত হয় নি। তাঁর কয়েকটি রচনা ব্যতীত অধিকাংশ রচনাই
আকারের দিক পেকে বিশাল। বিশাল চিত্রপটি বিশুদ্দ
মিনিয়েচার-শিদ্ধের আশ্রম নয়। কারণ মিনিয়েচারের
সার্থকতা দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত একাএতায়। কিন্তু চিত্রপটি বিরাট
হলে প্রতিমুহুর্ত্তে দৃষ্টিকে স্থানাস্তরিত করতে হয়। হতরাং
নিবিপ্তভাবে উপভোগের রস পেকে মন বঞ্চিত হয়। শিল্পী
ছুগার মিনিয়েচারের আশ্রম নিয়েছেম সম্পূর্ণ ভিয় দৃষ্টিভঙ্গী
পেকে। এই মিনিয়েচারের প্রতি প্রবণতা শিল্পীর অন্তর্শিভিত
বান্তবাদিতা ও ডেকোরেটিভ মানসিকভার প্রকাশ মাত্র।
কিন্তু শিল্পী ছুগার যতথানি বান্তববাদী তার চেয়েও ঢের বেশী
আদর্শবাদী। মানসিকতার এই যুগ্গধারা তাঁর শিল্পকে

এক বিশেষ মহিমা দিয়েছে। মিনিয়েচার-পদ্বীদের সঙ্গে ঠার পার্থকা এইখানেই।

প্রশান্তি, প্রতিষ্ঠতি, জীবনের ঘটনা সব কিছুই শিল্পীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ অঙ্গনে। ভারত-শিল্পে নিসর্গের স্থান অত্যন্ত সঙ্গীণ। অবস্থ ইউরোপীয় প্রতিভে শিল্পশিক্ষা যথন আমাদের দেশে প্রবর্তিত হ'ল তথন অনেকেই প্রকৃতিকে বিষয়্বস্থ হিসাবে গ্রহণ করে শিল্পর্যনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রয়াস ভবু ব্যর্থ অষ্করণেই প্র্যাবসিত হয়েছে, মৌলিক শিল্পরচনা হয়নি। প্রকৃতির মধ্যে যে একটি সহজ্ব ভাবাপুতার দিক আছে, সেই দিকেই আমাদের শিল্পীদের দৃষ্টি আফ্রই হয়েছিল। যথন প্রাচের বিভিন্ন দেশের শিল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে হ'ল তথন রূপ-জগতের এই অবহেলিত



প্রাচীন মন্দির, রাজগৃহ



রাজগীর কুগু

দিকটির প্রতি আমাদের শিল্প-চেতনা কেগে উঠল। তারই প্রথম প্রকাশ দেখা গেল অবনীজনাথের নিসর্গচিত্রে। তারপর অনেক শিল্পীই নিসর্গ-চিত্রের দিকে নকর দিয়েছেন। কোধাও কোধাও শিল্পীর মৌলিকতাও লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু শিল্পী ছুগার নিসর্গ-চিত্রের যে রূপটি আৰু আমাদের সন্মুখে উদ্বাটিত করলেন তা এত সার্থক, এত শুদরগ্রাহী যে কি প্রাচীন, কি আধুনিক সমগ্র ভারতশিল্পে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। তার আকা কাশ্মীরের চিত্রাবলীর মধ্যে যে রোমান্টিক অবচ ম্পর্শ-কাতর শিল্পীমনের পরিচয়্ম পাওয়া গেছে তার মাধুরী সকলের মনেই প্রভাব বিভার করবে। তারপর রাক্ষ্যীর বা রাক্ষ্যুহ উদয়পুর ও কাবিয়াওয়াড়ের দৃষ্ঠাবলী তাদের গাঙীর্যো, বিশালতার ও মহত্তে এক অভিনব রূপ-ক্রগতের সন্ধান দিয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, শিল্পীর দৃষ্টিভদীর মধ্যে ছটি বিপরীত মানসিকতার আশ্চর্যা সমধ্য ঘটেছে। শিল্পীর নিসর্গ-চিত্র-গুলিতে এটা আরও স্পষ্ট করে অভ্যুত্তব করা যায়। একদিকে একটা নিবিভ বস্তুলীমতা ("bj-ctivity) চিত্রের মধ্যে সুস্থৃতা (Sanity) ও দ্বিল্লা এনে দিয়েছে, আর এক দিকে আত্মলীন (subjective) মানসিকতা বাত্তবকে আত্মনাং করে এক অবও ভাব-জগতের স্কট্ট করেছে। যারা শিলীর মনের এই রহস্তট্কু উপলব্ধি না করে তাঁর চিত্র দেশবেন তাঁদের কাছে তাঁর অনেক চিত্রই কোটোগ্রাফিক বা আলোকচিত্রধর্মী বলে প্রতীয়মান হবার সম্ভাবনা। শিল্পীর এই বিশ্বপ্রকৃতিকে দেশবারও একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। তা হচ্ছে প্রকৃতির পরিচ্ছর ও শান্ত রূপের দিক—পাহাড়, গাছপালা, সরোবর সব কিছুই শান্তির বিমল আলোকে স্কিন্ধ।

বে মুগে আমরা বাস করছি, তার উত্তেজনা ও কোলাহল আৰু বাবতীয় শিল্লকলা ও সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। হীরাটাদ হয় ত বিগত মুগের শেষ প্রতিনিধি। আাগুনিকতার প্রভাবমুক্ত এই শিল্পী চেষ্টা করেছেন স্থন্দরকে স্থন্দরতর করে প্রকাশ, করতে, তাই তাঁর শিল্পে পাওয়া বায় স্থন্দতা, মননশীলভা স্থতা ও শান্তি এই কয়টীর সমন্বয়।



বাণগলা, রাজগৃহ

## নব-বোধন

### बीमगीसनाताग्रण ताग्र

ভর্তির উন্দোরের তালিকায় নাম ছিল শ'বানেকেরও বেশী। তথাপি স্করবালা আসতে না আসতেই 'বেড' পেরে গেল। সেটা তদিরের জোরে নয়, তার নিজের কোন বিশেষ ওপের ক্ষন্তও নয়, শ্রেক তার রোগের গুরুত্বের ক্রন্ত।

আউট-ডোরের ডাস্কার ছ্'চারবার তার পেট টিপেই ক্রক্ট করে বললে, এত দিন আনেন নি কেন একে? এখন তো দেখছি একেবারে শেষ অবস্থা—অপারেশন ছাড়া কোন উপায়ই নেই। রাজী আছেন আপনারা?

পাছে স্থরবালা শেষ মৃত্রুর্তে আবার একটা গোলমালের স্ঠ করে বসে সেই আশকার রসমর তৎক্ষণাৎ সন্মতি দিয়ে ফেললে, নিক্ষা—সেইক্টেই তো অত দূর থেকে এবানে আগা।

লেখাপড়ার পর্ব্ব শেষ করে ডাক্তার পাশের কুলিকে সংক্ষেপে বললেন, কিয়েল সান্ধিক্যাল।

কুলিটও তংক্ষণাং সুরবালার কাছে এগিয়ে এসে বললে, চলিয়ে মাইকী—উপর চলিয়ে।

किन अत्रवामा अनम्-त्म (यन भाषत्वत्र वृति।

ভিছ ঠেলে রসময় নিজেই তার কাছে এগিয়ে গেল, তার হাত ধরে অহ্নয়ের কোমল খরে বললে, ওঠ, উপরে যাও তুমি—তোমাকে ভর্তি করে শেওয়া হয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে এতক্ষণ আত্মসন্বরণ করেছিল স্বরণালা, কিন্তু এবার তার অত যড়ের অত শব্দ বাঁধ একেবারেই ভেঙে পড়ল। বার বার করে কেঁদে কেলে সে বললে, আবার তোমার দেশতে পাব তো ?

कि भागम ।--- तत्रमञ्ज विजय हरत वलाम ।

ষরভরা লোক, জোড়া জোড়া অনেকগুলি চোধ কুত্হলী হয়ে তাদের উপর এসে পড়েছে। তথাপি স্বামীকে প্রায় জড়িয়ে ধরেই স্ববালা আবার বললে, বড্ড ভয় করছে আমার।

'ছি: !'—রসময় ভং সনার ত্বে আগাসের মিশাল দিয়ে উত্তর দিলে, বলি নি ভোমায় ? খুব ভাল ব্যবস্থা আছে এখানে, ব্যাক হবার পর আরও ভাল হয়েছে—বাড়ীর চেয়ে কত ভাল !

রসময় বলেছিল সবই। আক্স পল্লীবাসিনী গ্রীকে কলকাতার হাসপাতালে বেতে রাকী করাবার বন্ধ কানা সত্য আর কলনার স্কট একত্র মিশিরে সরকারী হাসপাতালকে সে শ্রীর চোধের সামনে কৃটরে তুলৈছিল অপূর্ব্ব মনোহর রূপে।

রোগরিষ্ট মাহুধকে নিরামর করবার জন্ত বিজ্ঞানের বে অপরিমের দান ভাকেই সাধারণের কাজে লাগাবার স্বব্যবস্থার বাহিক রুপই তো হাসপাতাল। বড় ডাক্টারের যোটা দক্ষিণা, ডাল ডাল ওয়ুব আর হক্ষাতিহক্ষ যজপাতির দাম দেবার সাধ্য গরীবের নেই বলেই বড়লোকদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে সেই টাকায় হাসপাতাল গড়া হয়েছে। স্বরাক্ষ হ্বার পর হাসপাতালের স্ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলেছিল রসময়।

স্ববালার মনে ছিল সবই, কিন্ত খৃতি থেকে এক কোঁচাও
সান্থনা পেলে না সে, স্বামীর মুখের কথাগুলি থেকেও নয়।
সব কথা কানেও গেল না ভার—নিজের বুকেরই অবিরাম
টিপ টিপ শক্ষের নীচে খেন চাপা পজে গেল সেগুলি।

আরও ছৈর্কৈব—বিদায়কালে স্বামীর মুখ ভাল করে দেখতেও পেলে না সে।

বৃক কেটে কামা উঠেছে তার। শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মত উদ্দেশিত অশ্রুর অবিরাম প্রবাহকে ভেদ করে চোধের দৃষ্টি যেতে পারে না। অতগুলি সিঁড়ি ডিভিরে, অতবড় বারান্দা অতিক্রম করে, অতগুলি কামরা পার হয়ে কতক্ষণে কেমন করে যে নিজের ওরার্ডে এসে সে পৌছল তা সে বৃক্তেও পারলে না।

কিন্তু জমন যে অবিরল জক্রপ্রবাহ তাও বরে চুক্তে না চুক্তেই বেমে গেল—এক নিমেষেই বাহির ও ভিতরের সর কলই বাপা হয়ে উড়ে গেল যেন। দেখতে না চাইলেও যে দৃশ্য তার চোথে পড়ল তা কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি সে।

বড় হাসপাতালের সাজিক্যাল ওয়ার্ড। এ যেন আমুরিক প্রক্রিয়ার যমের সঙ্গে মাড়ুযের মরণপণ সংগ্রামের রক্তাক্ত মুদ্দ-ক্ষেত্র। । । বিষদন সব রোগ তেমনি তাদের চিকিৎসা। মাড়ুযের সহজ্ব, সাবলীল, স্ক্ষর রূপকে অস্কুর রাধবার প্রয়াসে বিভৃতি ও বীভংসভার প্রয়োগের ছুর্মোধ্য পরিক্রনা।

কোন না কোম অঙ্কে হয় গভীর ক্ষত, না হয় ভগ্ন বা বিকল অধি নিরে যথ্যনাকাতর মুবে অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষা—বিভিন্ন অধাভাবিক ভগীতে অল-প্রত্যক্ষকে কৃষ্ণিত বা প্রসারিত করে আরামের প্রত্যাশার পলক গণনা—কাঠের পিশ্বরের মধ্যে সচল দেহকে বন্দী করে নিত্যাণ ক্ষতার ছংসহ ভার বহন—উর্বাহ বা উর্বাদ হরে সন্ন্যাসের ফুছুসাধনার অবাহিত অছ্বকরণ—তুলা ও কাপড়ের বন্ধনের মধ্যে আবন্ধ দেহগুলি বেন মানবদেহের ক্রমবিবর্তনের এক একটি সম্বন্ধে রক্ষিত নিদর্শম।

ওবুৰের তীত্র গৰের সঙ্গে গলিত ক্তের ছুর্গবের সংমিশ্রণে ভিতরের ৰাতাস বোৰ করি বা নরকেরই কীণ আভাস দের। লোহার ছোট বড় পাত্র ও কাঠের বিভিন্ন আঞ্জির নানা সরঞ্জামের নিঠুর নিপোবণের মধ্যে বেন মান্থবের সহনশীলভার চরষ পরীকা চলছে প্রধানে।

মাধার মধ্যে কেমন করে উঠল হরবালার। যন্ত্রচালিতের মত দে উপরে উঠে এসেছিল, মুচ্ছিতের মত একটা 'ধাটের উপর এলিরে পড়ল দে।

স্বৰালার চেতনা ফিরে এল একটা সম্ভাষণে, ভছন ভো, ---এ কি---কাদছেন কেন ?

আচেদা গলা তবে রুক্ত নয়। তুর্মেয়েলী বলেই কোমল নয়; অহুনয় তো বটেই, একটু যেন আন্তরিকতারও রেশ আহে তাতে। সসকোচে চোধ তুলে তাকাল সুরবালা।

কাঁচা বন্ধসের মেরে—ভারই সমবরসী হবে হর তো। আর্ত সাক্ষ—মাধার সাপের কণার মত উন্নত কি এক রক্ষের চূড়া; রাউজের সঙ্গে কালোপাড়ের শাড়ী এমন জাঁটসাঁট করে পরা যে দেহের প্রার প্রত্যেকটি রেখাই দেখা বার। কাপড় বে এত সাদা হতে পারে তা আগে ভাবতেও পারে নি স্থরনালা। ভাদের গাঁরে, ভার চেনা—কানা যত মেরে আছে ভাদের মত একেবারেই নর। তবে মেমসারেবও নর মেরেট। একবার চেরেই দেখতে পেলে স্থরবালা যে এ নি:সঙ্গোচ আফ্রহীন মেরেটির মুখেও বাংলার পন্নীর কচি কলাপাতার স্থিক্ষ ভামলিমা নাখানো ররেছে—ঠোটের উপরেই খেলে বেড়াছে বেশ মিটি রক্ষের হাসির চক্ষল একটি টুকরা।

সে সেবিকা। স্বরণালা পরে জানতে পেরেছিল যে তার নাম মীনা সরকার—এই হাসপাতালেই কাজ শিবে পরে চাকরি পেরেছে।

চোখে চোখ মিলতেই মীনা আগের চেয়েও কোমল কঠে বললে—কাঁদতে নেই—ছিঃ কি রোগ হয়েছে আপনার ? পেটে ব্যথা, টোক গিলে উত্তর দিলে স্কর্বালা।

পেটে ব্যথা ! মীনার কণ্ঠস্বরে উদেগ বেকে উঠল যেন—
কৈ, দেবি । বলে তার হাতের কাগকথানা টেনে নিলে সে;
আগ্রহের সকে পড়ল সবটা; কিন্ত পরে আখাসের করে
বললে—না, শক্ত কিছু নর।

কিন্ত উনি যে বললেন, কাটাক্ট করতে হবে ? কে বললেন, ডাজার বাবু ?

ना-चामारमञ्जूषेति।

উনি কে ? 'ও—আপনার বামী বলেছেন ও কথা ?— বলভে বলতে হেসে কেললে মীনা। স্থরবালা লক্ষা. পেরে চোধ নামিরে নিলে।

ৰীনা সহাক্তকঠেই আবার বললে—ডাক্তারবারু লেখেন মি সে কথা। আর কাটাকুট করতেও যদি হর, তাতে ভাষের কিছু নেই। কত জনের কত রক্ষ কাটাকুটিই ত এখানে ছাক্তে—কোজই।

ভারণর মুখ কিরিয়ে ভাকলে আর একট মেরেকে, 'টগর, নুল্লন এসেছেন ইনি; এঁর বিছানা, কাণড়-চোণড় ঠিক '

৹করে, দেখিয়ে ভনিয়ে বুকিয়ে দাও সব।'

কণ্ঠবর কর্ড্ছের, মুখখানা তো আগেই গন্তীর হরে গিরে
ছিল—আর কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হ'ল না

স্বরবালার। কিন্তু মীনা নিজেই চলে বাবার উপক্রম করেও

হঠাং থমকে দাঁভিরে আবার তাকাল স্বরবালার মুখের দিকে,

ঠিক আগের মতই মিট্ট হেসে আখাসের কোমল বরে বললে,

কিচ্ছু ভাববেন না আপনি, এখানে কোন কট্ট হবে না

আপনার। আমরা ত আছি—দিন হোক, রাত হোক,

ভাকলেই কোন একজনকে আপনি নিক্তরই পাবেন।

মীনা চলে যাবার পর টগরের দিকে তাকাল স্বরালা।
নামের সঙ্গে মুখের সাদৃষ্ঠ নেই। প্রোচা নারী, বয়স
ত্রিশের উপর নিশ্চয়ই। দেহের বাঁবুনি আর নেই, চামভায়
লোল ধরেছে, মেদের বাছল্য স্ম্পষ্ট, রঙও কালো। তবে
মুখের গড়নটি মদ্দ নয়, ভাবটাও হাসিধুশী। পরিছেয়
শাভীখানার দৃচ ও স্বিভন্ত বদ্ধনের মধ্যে ভালই দেধায়
তাতে।

একটু উঠুন ত স্থাপনি, টগর তাকে বললে, বিছানাটা পেতে দিই।

স্থরবালা উঠে গাঁভাল, কিন্ত কুঠিত বরে বললে, আপনি কেন? ছি:। আমিই পাতছি বিছানা।

তা কি হয়। টগর উত্তর দিলে, আপনি হলেন গিয়ে ক্লেমী। আমি থাকতে আপনি বিছাদা পাতবেন কেন ? আপনি ?

আমি এখানকার বি ।

वि ।

হাঁ। বি---জামার জাপনি 'তুমি' বলবেন,---বলে টগর । বিছানার মন দিলে।

বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল স্ববালা। বাড়ীতে বি তার কোনদিনই ছিল না। কথাটার চলতি মানে সে কানে এবং সেই কানাটাই তার বিহ্বলতার কারণ। নিকের বাড়ীতে না হলেও দেশের কানাশোনা বড়লোকের বাড়ীতে এ পর্যন্ত যত দাসী সে দেখেছে তাদের কারও সঙ্গেই ঐ রমনীটর কোন সাদৃষ্ঠ নেই। কথাবার্তার, চালচলনে একে ছোট ঘরের মেরে বলে বোবাই যার না। ওর পরি হুলতাও অসামান্ত। দেহের নির্দ্ধলতা আর বরের ভ্রমতার প্রামের ছোট ক্ষাতের মেরেদের কেন, বরং স্বর্নালাকেও ছাড়িরে সিরেছে ও। বিশেষ করে এই প্রত্যক্ষ সভ্যটা উপলব্ধি করেই স্কর্বালা আরও বেনী সভ্টিত হরে স্প্রক্ষা

টগরের হাতের কান শেষ হবার আগেই আর খাকতে না পেরে বলেই কেললে সে, আপনাকে ভূমি বলে ডাকতে পারব না আমি।

कि वनत्नन १--- हमत्क (भाका द्वार मांकान हैनत ।

সুরবালা কৃষ্ঠিত স্বরে আবার বললে, আপনি যা'ই হউন না কেন, আপনাকে ডাকতে 'ভূমি' মুখে আসবে না আমার।

কেন ?

আর কিছু না হোক, আপনি বরদে আমার বড় সেইকড়ে। আমি আপনাকে দিদি বলে ডাকব, আর আপনি আমার নাম বরে তুমি বলে ডাকবেন।

টগর কিছুক্শ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে, তারপর হেসে কেলে বললে, মাঝামাঝি একটা রক্ষা করা যাক তা হলে, কোন পক্ষেই আপনি বলবার দরকার নেই। তুমি আমায় দিদি বলে ডাকতে চাও ত ডেকো, তবে আমিও তোমায় দিদিমণি বলব। এখন এস ত এখানে—না শুলেও বিছানায় উঠে বোস। হাসপাতালের নিয়ম বড় কড়া,—না মানলে নাম কেটে বের করে দেবে।

বেশ যত্ন করে টগর নিজেই গুছিরে দিলে সব। চটু করে একটা পরদা খাটরে তারই আড়ালে স্থরবালাকে হাসপাতা-লের শাড়ী রাউক্ব পরিয়ে দিলে সে। মাধার কাছে ছোট আলমারিটর ভিতরে টুকিটাকি দরকারী ক্লিনিসগুলি এবং উপরে ঢাকা-দেওয়া কলের গ্লাসটা গুছিরে রেখে তারপরে সে ক্লিজাগা করলে, কি অসুধ করেছে তোমার দিদিমণি ?

'পেটে ব্যথা', উত্তর দিলে স্থরবালা, মোটাম্ট উপসর্গগুলির একটা বর্ণনাও দিলে সে।

শুনে বিজ্ঞের মত খাড় নেড়ে টগর বললে, ব্বেছি, আঁতে যা হয়েছে তোমার—তলপেট কাটতে হবে।

কিন্ত উনি—মানে, তোমাদেরই ঐ মেরেট যে বললেন, কাটতে হবে না ?

ওরা অমন বলেই থাকে, বলে মুখ টিপে ছাসলে টগর।
কিন্তু পরমূহর্তেই ব্যস্ত হয়ে উঠে উদিয় কঠে সে আবার
বললে, ও কি, মুব ওকিয়ে গেল কেন ? কভ রুগীর পেট কাটা
হয় এখানে।

ह्य ।

হয় না ? সপ্তাহে হ'এক জন ত নিশ্চমই। ঐ দেখ না, ভোষার পাশেই যিনি আছেন, তাঁর পেট কাটা হরেছে পাঁচ-ছ' দিন আগে গ

ভাকিষে দেখলে স্বরবালা—বুক পর্যান্ত কছলে ঢাকা দিয়ে মেয়েটি চিং হয়ে ভয়ে ভাছে—মুখ বিবর্গ, চোধ বোজা।

কিন্তু টগর আবার তাকে আখাস দিয়ে বললে, ভাল হয়ে যার স্বাই, আর খুব বেশী দিন কাউকে ভূগতেও হয় না। এই ওঁকে দেখ না, উমি সেরে উঠেছেন—পুরো তিমট সপ্তাহও লাগে নি।

আধাবয়সী যে মেরেটকে আঙুল দিরে দেখিরে টগর কথাগুলি বললে, সে এগিরে এল স্ববালার কাছে; হাসির্বে তার মুখের পানে চেরে বললে, সত্যি, তর পাবেন না আপনি। কাটবার সময় কানাই বার না, আর সেরেও বার বুব শীগ্লির। এরা সেবা যত্নও করেন বুব।

चल वाष्ट्रिय वन ना, निनि !

কীণ কিন্ত তীক্ষ কণ্ঠের প্রতিবাদ কানে এল স্থরবালার। তিন বনেই চমকে উঠল, তিন ক্ষোছা অফুসন্ধিংস চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে গিরে পড়ল পাশের খাটে শায়িতা রোগিণীটর মুখের উপর।

কিন্ত একট্ও অপ্রতিভ হ'ল না সে; বরং সুরটা আরও এক পরদা উচ্তে চভিতে বললে, যত্ন না ছাই। দশ বার ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না, তার আবার—ঠোঁট বেঁকিয়ে মুখবানা কিরিয়ে নিলে সে।

টগরের মুখধানা একটু বেন কঠিন হরে উঠল, বেশ-একটু তীক্ষ কঠেই সে উত্তর দিলে, সভ্যি দশ বার ডেকেও সাড়া যদি নাই পাওয়া যেত তবে কথাটা শোনাবার জভ জাপনি দিদি জার বেঁচে ধাকতেন না এতদিন।

কিন্ত কিরে প্রবালার মুখের দিকে চেরে ছেসে কেললে সে, বলজে, হরেছিল কি জান দিনিমণি? নার্স দিনিমণি-দের মীটং ছিল সেদিন। যার ভিউট ছিল আসতে একটু দেরী হরেছিল তার। সেই কথাটাই উনি প্রযোগ পেলেই আজও শোনাচ্ছেন।

প্রতিবাদ করলে না রোগিণীট, কিন্ত স্থরবালা হক্চকিরে গেল। টগরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভার মুখের ভাব সহজ্বয়ে এসেছিল, কিন্তু ভাবার খেন সন্দেহের মেখ নেমে এল তার মুখের উপর।

বোধ করি বা সেটা লক্ষ্য করেই টপর বললে, এস দিদি মণি, স্নানের খর-টর সব দেখিয়ে দিই ভোমায়।

দেশতে দেশতে সন্দেহ ও আশকার ভাবটা কেটে গেল স্থাবালার। রোগের বিহুতি এশানে আছে বটে, কিছা আগাসের দৃষ্টেরও অভাব দেই।

সভাই বিপূল আরোজন,—আজন প্রীবাসিনী সুরবালার চোখে সে এক বিরাট বিশ্বর।

প্রকাও খন, উঁচু ছাদ, ছ'বারেই প্রশন্ত বারান্দা, ছ'বিকেই বছ বছ দরজা আর জানালা—ছ ছ করে অনবরত বাতাস খেলছে। ভিতরে সারি সারি খাট, তার উপর পরিপাট করে বিছালা পাতা। ধবববে শাদা চাদরের উপর টকটকে লাল ক্ষল—বর্ণের উছত বৈচিত্রা। স্পৃথল বিভাসের ছাল্কা

বন্ধনের মধ্যে সংঘত শালীনতার শান্ত। প্রত্যেকটি থাটের মাধার কাছে ছোট, নীচু এক একটি আলমারি, নীচে পিকলানী। বটবটে শান-বাঁধানো মেবেতে এক তিলও বুলো নেই—এমন মহণ আর এমন পরিকার যে মনে হয়, ওতে আরনার মত মুবই দেখা বাবে হয় তো!

সন্তিয়, স্থান প্রসাধন স্বকিছুরই ব্যবস্থা এবানে চমৎকার ! স্থ্যবালা অবশেষে মুখ স্কুটে বলেই কেললে। তার কণ্ঠবরে উদ্ধোদ।

টগর মিত মুবে উত্তর দিলে, হাা দিদিমণি—সরকারী ব্যবহা কিনা! গরীবের ক্ষত অঢেল টাকা ঢেলে এ সব আয়োকন করেছেন এঁরা।

স্থাবালাকে নিজের বিছানায় বসিয়ে দিয়ে টগর বললে, 'বোস তুমি দিদিমনি, তোমার ছবের কথাটা বলে স্থাসি।

ছুৰ ৷

হাা গো—ভর্তির দিন রুগীকে ছব ছাড়া আর কিছুই দেওয়া ছর না। আর ভোমার যা রোগ—ক'দিন কেবল ছব খেরেই থাকতে হয় কে জানে!

সে ভাবনা স্বরবালার মনে ওঠে নি। পে ভাবছিল কেবল ঐ ছবের কথা—স্লিঞ্চ, স্থমিষ্ট, প্রাণপূর্ণ অমৃতের নিশ্চিত প্রাপ্তির অপ্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতির।

পাঞ্চাপাঁরের মেরে, পাঞ্চাপাঁরের বোঁ স্ববালা। তথাপি ছ্ব বন্ধটি তার কাছে ছর্লভ। যৌধ পরিবারের অরবত্রের সংখান করবার পর গরীব খামী তার ভক্ত ছবের ব্যবখা করতে পারে না। অপচ সেই ছর্ল্য, ছ্প্রাপ্য বস্তুটিই এখানে ছবে তার একমাত্র পথা।—

দাম লাগদে না তো, দিদি ?—সে জিজাসাই করে ফেললে।
টগর চমকে ফিরে তাকাল, কিন্ত হেসে ফেলে বললে,
না দিদি, ওমুৰ-প্ৰোর দাম লাগে না এবানে—গরীবদের
ওয়ার্ড কি না এটা।

ভৰু বিখাস হয় শা। টগর চলে বাবার পরেও বিহ্বলের মত ভাবতে থাকে স্থরবালা।

কিন্ত সভ্যই হ্ৰ এল !

ঠিক ছবের যাদ অবস্থ নর। রঙটাও কেমন বেন কালচে বরণের। তবু তা হব, আর সঙ্গে চিনিও—পাড়াগাঁরে যা সে চোবেও দেবতে পার না। পরিমাণে এত বেশী বে সবটা সে বেতেও পারলে না। তলার অনেকটা বাকতেই রাসটা নামিরে রাবলে ক্রবালা।

(क्यम (बंदान इव १

চনকে কিন্তে ভাকাল প্রবালা। পাশের থাটের সেই মেরেট,—একটু আগেই টগরের সলে বে ভর্ক করেছে, ভার দিকে ভাকিরে ররেছে। মেরেটর ঠোটের কোপে বিজ্ঞাপের ভীক্ত এক টুকরা হাসি। বভমত বেরে স্ববালা বললে, একটু পানসে—কাঁচা গাইরের হব হবে বা!

'তার কল নর', মেরেট খাড় নেড়ে বললে, 'এক সের ছবে তিন সের কল ঢেলে রুমীর পধ্য তৈরী করেছে এরা, পাশকরা, নাস কি না।'

বজ্ঞ রচ শোনাল কথাটা। স্থরবালার মনে হ'ল বেন তারই গারে বি'বছে। টগর বা সেই চূড়া মাধার মেরেট বা আর কেউ শুনতে পেলে কি বে মনে করবে তাই ভেবে নিজেই সে বিব্রত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি চোধ তুলে তাকাল সে।

সামনে, পিছনে, ডাইনে, বারে কেউ কোথাও নেই, কেবল রোগিণীরা বে যার বার্টের উপর শুরে আছে, অনেকেই নিজিত।

খণ্ডির নিখাস কেললে তুরবালা; কিরে মেরেটির মুখের দিকে চেরে বললে, টগরদি'কে দেখছি না ভো!

'আর কাউকেই কি দেখছেন ?' মেরেট আগের মতই তীক্ষ বিজ্ঞপের কঠে বললে, 'কাউকেই পাবেন না এখন, যাদের ডিউট আছে তারাও এখন বিশ্রাম করছেন। এরা আপনার মা, বোন বা মেরে কেউ তো নয় যে আপনার মুখের ফিকে চেয়ে শিররে কেগে বসে থাকবে।'

কঠিন, নির্দাম কণ্ঠবর। স্থারবালার মনের তারে যে স্থা বেকে চলেছে তার সঙ্গে ওর একেবারেই কোন সঙ্গতি নেই। তাই উত্তরে বলবার মত কোন কথা তেবে পেলেনা সে।

মেরেটই তাকে বিজ্ঞাসা করলে, কিছু চাই আপনার ? ঘাড় নেড়ে স্বন্ধবরে স্করবালা বললে, না।

তবে গুমোন। ওরা জাসবে সেই সন্ধার একটু আপে।
ভাল লাগে না স্বরনালার, না স্বর না কথাগুলি।
বোগিনীটর উপরেই তার মন বিরক্ত হরে ওঠে। বড্ড বিট বিটে ওর সভাব, সর্বাদাই খুঁৎ বরবার জন্ত যেন ওৎ পেতে রয়েছে।

কি এমন দোব করেছেন ওঁরা। সুরবালা ভাবে। টগরের হাসিমাধা মুধবানি ভার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন; মনে পছে কচি কলাপাভা রঙের সেই তরুনী সেবিকাটিকেও, সে আসতে না আসতেই কত ষত্ব করে ভার সব ব্যবস্থা করে দিরেছেন ওঁরা। না হর মুবের উপর চোধ পেতে বিছানার পাশে বসে নেই কেউ। ভেমন মা-বোনেরাও ভো সব সমর বাকে না, ভাদেরও ভো দরকার হয় বিশ্রামের। সব ব্যবস্থা করে দিরে ভবেই না এধানকার এঁরা বিশ্রাম করতে সিরেছেন।—

- आंत কি চমংকারই না এখানকার ব্যবস্থা। বাইরে থেকে হ হ করে হাওরা আসহে; খরের মধ্যে নিঃসদ মনে হয় না। ঘরভরা সব লোক—অবচ সব চুপচাপ। পেটের ভিতরটা খিদের খলে বাছে না, ব্যবাহাও নেই মনে হস।. আর কি নরম পরিচ্ছর বিছানা ! আরাবে সুরবালার হ'চোধ বুক্তে এল।

ছুৰ যথন তার তাঙল তথন বেলা পড়ে এসেছে। খরের বব্যে জলস মধ্যাকের সে গুৰুতা জার নেই, জাগরণের চাইল্য বাতাসে ধ্বনির টেউ তুলেছে। লোকজনের পারের শব্দ, লাজীর খস্ খন্, ছ'একটি কীণ কাতরোক্তি, জনেকগুলি বৃত্
কঠের সমবেত জন্দাই গুঞ্জন সুরবালার কানে গিরেই তার ছুম ভাঙিরে দিলে।

চোধ রগতে উঠে বসল সে। বিহ্বলের মত চারদিকে তাকিরে দেখলে। সব কথা শ্বন করে নিজের অবস্থাটা জন্মধাবন করতে বেশ একটু সময় লাগল তার।

না বপ্প নর, জবৈ জলেও সে পড়েনি, কিন্তু পরিচিত কোন মুবও তার চোবে পড়ল না।

ছুই চোখের সবচুকু দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তর তর করে অফুসদ্ধান করেও টগরকে সে দেখতে পেলে না, মাধার চূড়াপরা দেই চেনা মেরেটকেও নয়। তাদের মত কান্ধ যারা করছে তাদের সব অচেশা মুখ। খরের মধ্যেও অপরিচিত মুখের বাহল্য। আন্ত্রীর-আন্ত্রীরারা রোগিণীদের সন্দে দেখা করতে এসেছে।

সবচেরে বেশী চাঞ্চল্য দেখা যাছে বারান্দার। ধবধবে সাদা শাড়ী আর সাদা চূড়াপরা সেবিকারা তর তর করে যাছে আর আসছে। বচ্চ চঞ্চল তাদের গতি, মুবে চোবে উত্তেজনার স্প্রপন্ত ছাপ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হু'তিনটি মেরে একত্র কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাছে।

শুব্ নেরেরা নর, পুরুষেরাও। সব ক'বলই র্বক, অধি-কাংশই পেণ্ট লান পরা। অস্থান করা যায় ভারা ডাক্ডার, তবে একথাও বোকা যায় যে ওদের সমবেত মাভামাতিটা চিকিংসা বা শুশ্রমার মন্ত কোন কাব্যের উপলক্ষে নর।

কতকটা বিহ্নলের মতই ওদের দিকে তাকিরে ছিল স্করবালা; হঠাং তার কানে এল, কি দেখছেন ?

পাশের থাটের সেই রোগিনটি। তার ঠোটে হাসি— ভাতে কৌতুকের চেরে বিজ্ঞপই বেলী।

সুরবালা বিত্রভের মত উত্তর দিলে, না, অমনি দেবছিলাম। প্রবাসব সেবিকা আর হাউস-সার্কম। প্রবাকি করছে আনেন ?

ना, कि?

द्वेरिक कवनाव ककी काँहेरहम ।

ड्रोरेक कि ?

ট্রার্থক জামেন না ? বচ্চ সেকেলে তোঁ জাপনি ? রোগিনট এবার শব্দ করেই ছেসে উঠল।

লব্দা পেল স্থরবালা, মুধ নীচু করে কৃষ্টিতময়ে বললে, আমি ফলকাভাম থাকি দা ভো—প্রাম ধেকে এসেছি। তা ৰলেও জানা উচিত ছিল, গাঁৱেও তো **ট্রাইক হর** জনেতি।

তার পর নিজেই বুরিরে বললে, এঁরা সভা করবেন, মিছিল করবেন, তার পর জোট পাকিরে কাক বন্ধ করবেন।

কেন ?

নিব্দের মাইনে বাড়াবার বড়।

মেরেটির মুবের উপর বেকে চোধ কিরিরে আন্ত দিক্তে তাকাল স্বরবালা। শোনা কথার সঙ্গে চোবের দেখার মিল হ'ল না। কাক করছে সবাই। বর-মোছা শেষ করে ক্যাদারনী পিকদানীগুলিকে বোবার কর একত করছে। কনৈক পরিচারিকা চলং-শক্তিহীনা একট রোগিনকৈ হাত ধরে স্থানের বরের দিকে নিয়ে বাছে। আরও আবাসের কথা, সেবিকার চেনা পোশাক পরা আচেনা একট মেয়ে একট রোগিনীর থাটের পাশে গাঁভিরে তার নাভী দেখছে।

কৈ, কান্ধ বন্ধ করেন দি তো এরা! স্থরবালা কিয়ে তাকিরে পাশের মেরেটকে উদ্দেশ করে বললে।

মেরেট মুখ টপে ছেলে উত্তর দিলে, করেন নি, করবার আরোজন করছেন। তবে সেজত আমার কোনও ছর্তাবনা নেই। আমার ব্যারাম সেরে সিরেছে, কাল না হলেও পরশু চলে যাব আমি।

কণাটর মধ্যে অস্পষ্ট ইদিত বা ছিল তা কাল করল স্বর-বালার মনের উপর। কি একটা অজ্ঞাত বিপদের অস্ট্র আশহার তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। এতক্ষণ বসেই ছিল সে, হঠাং পা ছড়িয়ে ভয়ে পড়ল।

ভলেন যে ? পালের সেই মেরেট আবার জিজ্ঞানা করলে। স্থরবালা শীণকরে উত্তর দিলে, শরীরটা ভাল লাগছে না। আপনার বামী এলেন না আপনাকে দেখতে ?

প্রশ্নটা প্রবালার বুকে গিরে লাগল একটা আঘাতের মত। গেই মুহুর্তে ঐ কথাটাই ভাবছিল সে। বচ্চ একা, নিজেকে যেন বড় বেশী অসহায় মনে হচ্ছিল তার।

প্রশ্নকারিশীর চোখ ছটিকে এছিরে অত্যন্ত কৃষ্ঠিত খরে সে উত্তর দিলে, তিনি তো এখানে নেই, আমার ভর্তি করে দিয়েই দেশে চলে গিরেছেন।

ও । তা কোন আশ্বীরবন্ধনও কি আপনার এবানে নেই ? না।

বরের মধ্যে বিজ্ঞার আলো জনছে, একটি মর, অনেকগুলি। তা এত উদ্ধল বে মেবের একটি হৃচ পড়লেও বোধ
করি স্পষ্ট দেখা যাবে। তথাপি স্বেরালার চোখের সন্মুধ
থেকে সব দুট্টই বেন এক সলেই মুছে গেল। ছু'চোখ কেটে
জল এল তার, এতগুলি অপরিচিত মুখের পরিবর্ত্তে একটি চেনা
মুধুও যদি কাছে থাকত—সেই দেশের বাড়ীতে বেমন
ছিল—ছু:সত্ত রোগের ব্যরণা সইতে পারত সে।

চোখের কল সুকাবার কভ বালিশে মুখ গুঁকল সে। চেনা মুখ দেখা গেল পর দিন সকালে।

স্ম থেকে উঠতে না উঠতেই স্ন্রবালা দেখতে পেলে, কেবল টগরকেই নর, সেই কচি কলাপাতা রঙের সেবিকা মেয়েটকেও।

কাল বিকেলে দেখতে পাই নি কেন, দিদি ? টগর কাছে জাসতে না জাসতেই বিজ্ঞাসা করলে সুরবালা।

টগর উভরে বললে, ওয়া। বিকেলে দেখবে কেমদ করে ? এ মাসে ওবেলার ডিউট নেই তো আমার।

কোণায় গিয়েছিলে ?

ৰাই নি কোণাও, রাসায়ই ছিলাম।

কাছেই বাসা বুৰি ?

বাসা আর কি-সরকারী কোয়াটার।

টগর বুবিরে বললে, হাসপাতালের চৌছছির মধ্যেই তাদের থাকবার জারগা দেওরা হরেছে। জারগা মানে—বাারাক-বাড়ীতে একখানি মাত্র ঘর আর ওরই সকে রাঁবিবার একটু স্থান। স্বামী আর নাবালক স্কট ছেলেমেরে নিরে ওরই মধ্যে তার সংসার।

জামি সারাদিম এখানে পড়ে থাকলে সংসার কে দেখবে, সকৌতুকে বললে টগর।

অপ্রতিভ হয়ে চোধ নামাল স্থাবালা; কৃঠিত বারে বললে, তা বলি নি আমি। বিকেলে দেখতে পাই নি কিনা—তাই কিজেস করছিলাম।

তবু ভাল, টগর মুখ টিপে ছাসল, কত রুদী আদে এখানে— ভোমার মত বোঁলখবর নেয় না কেউ।

কিছুকণ পর আবার হখন টগর এল তখন তার হাতে এক বাট হব। সবচূকু স্বরবালার প্লাসে চেলে দিয়ে সে বললে, তোমার পথাটুকু নিক্ষেই নিরে এলাম দিদিমনি। বার্চিধামার যা কাও—হবের ব্যবসা চলে সেধানে। নাও চট্ করে থেরে নাও। সারা দিনে আর কিছু হয়তো খেতে পাবে না।

'কেম ?' বলার সঙ্গে সংক্র স্থাবালার প্রসারিত হাতধানাও কেপে গেল, 'ব্লাইক হবে বুঝি ?'

'থ্ৰাইক !' বলে টগর সবিশ্বরে তার মূখের দিকে তাকাল, 'থ্ৰাইকের কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?'

কতকটা যন্ত্ৰচালিতের মতই স্থরবালা পালের খাটের দিকে তাকাল। শ্যা খালি—মেরেট বোধ করি স্নানের ঘরে গিরেছে।

উত্তরটা আন্দান্ধ করে নিয়ে টগর বললে, উনি বলেছেন বুৰি ? না, ব্রাইকের কথা ভেবে বলি নি আমি। নাস বলছিলেন,সার্জন সাহেবের দরে তোমার ভাক পড়েছে। ভিনি পরীকা করে ভোমার খাওয়া বছও করে দিভে পারেন ভো। সভাই থাওৱা শেষ হতে না হতেই ওদিক থেকে ভার ডাক এল; সেবিকা মীনা ভার কাছে এসে বললে, চল্ন, সার্থন আপনাকে ভেকেছেন।

স্থীর্ণ আর পুথাস্থপুথ পরীকা। নানা রক্ষ বন্ধপাতির সাহায্যে মেরে-পুরুষ তিন-চার জন মিলে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তাকে পরীকা করলে। তার পর ওদের মধ্যে বরুসে যিনি সকলের বড় তিনি মীনাকে বললেন, কালকের জভই একে 'রেডি' কর।

কালই অপারেশন হবে আপনার, বরে ফিরিরে এনে মীনা স্বরণালাকে বললে, আচ্চ থেন আর কিছু থাবেন না, এখন জোলাপের ওয়ুব দিছিছ।

শ্রবাদার মুখে কথা কুটল না। পরীকার নামে ভার
শরীরের উপর যে জুল্ম হয়েছে সাধারণ নারীদেহের পক্ষে
ভা-ই অসহ। ভার প্রতিক্রিরাই তথনও সে কাটরে উঠতে
পারে নি। ভার উপর এই ছ:সংবাদ। ঠিক বিনামেবে বজ্ঞপাত না হলেও বজ্পাতের মতই ভরত্বর। ঘরে এসেই সে
খাটের উপর বসে পড়েছিল, এবার হাত বাড়িয়ে খাটের
বালু আঁকড়ে ধরলে সে।

কিন্তু তার ভাব দেখে মীনা হেসে কেললে; বয়সে বেমানান হলেও মা-মাসীর মতই স্বরবালার গায়ে-মাপায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, এত ভয় পাছেনে কেন আপনি ? কিছু লাগবে না, বিধাস করুন আমায়, কোধায় কাটছে, কি করছে তা আপনি ভানতেও পায়বেন না।

মিনিট পাঁচেক পর কাচের গ্লাসে করে কোলাপের ওযুধ এনে সে বললে, মিষ্ট করে এনেছি, নিন, ধেরে কেলুন:

মিটি ঠিকই, তবু রেডির তেল তো! গলার ঢেলেই মুখ বিহৃত করলে হ্রবালা; গিলে ফেলবার পর ওয়াক্ ওয়াক্ করে বিছানার উপর পুটরে পড়ল সে।

মীনা এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললে, বচ্চ নার্ভাগ আপনি। আচহা, চুপ করে শুরে থাকুন এখন, পা ছটি ঢেকে রাধবেন।

শুরেও শান্তি নেই, রেডির তেলের প্রতিক্রিয়া তথনও চলছে। বিত্রী লাগছিল স্থরবালার। গা গড়াচেড, ছিডে ভেলের পিচ্ছিলতার সঙ্গে গন্ধটাও লেগে রয়েছে যেন—অন্ততঃ মনে তো নিশ্চরই। আচ্ছরের মত বিছানার পড়ে রইল সে।

পেটের মধ্যে হু:সহ একটা মোচড় অহুতব করে হুরবালা চোধ মেলে যধন তাকাল তথন তার মনে হ'ল যে ছুমের মধ্যে এতক্ষণ বোধ করি বা শ্বপ্নই দেখেছে সে। তথন ঘর বেশ 'শান্ত। টগরকে কোথাও চোধে পড়ল মা। কিছ বাধরুমের দিকে যেতে বেতে মীনাকে দেখতে পেলে সে। বারালার একট কোণে হোউ একটু ভিড় ক্ষেত্—হু'ভিনট ছেলে আর মীনারই মত সেবিকার গোশাক-পরা করেকটি মেরে গোল হয়ে দাঁভিয়ে নীচু গলায় কথা বলছে। কিন্তু সকলের মুখে চোখেই উত্তেজিত ভাব।

কিন্ত কিরতি পথে তাদের আর সেখানে দেখা গেল না।
মীনা তথন ঘরের মধ্যে। শিতমুখে তার কাছে এসে সে
বললে, সুরু হয়েছে বুবি ? এ বেলার কিছু খাবেন না যেন—
আর ও বেলারও কেবল বার্লির জল।

একটু থেমে অপেকাফত গন্তীর কণ্ঠে সে আবার বললে, ভালই হ'ল কাল অপারেশন হলে যাবে আপনার। না হলে হরতো আর হ'তই না।

কেন ? প্রবালা বিশ্বিত হয়ে জিজাসা করলে।

মীনা উত্তরে বললে, পরশু থেকে আমাদের ট্রাইক হবার কণা আছে কি না !---

ব্রাইক ! প্রতিধ্বনির মত কথাটা উচ্চারণ করলে সুরবালা।
চকিতে মনে পড়ে গেল পাশের খাটের মেরেটির সেই ইঙ্গিত,
সেই ক্লেষোক্তি। একটা অব্যক্ত অশুভ সম্ভাবনার কল্পনায়
বুক কেঁপে উঠল তার।

নানা কারণে গলাটা শুকিরেই ছিল; কম্পিত, অস্ট্ কঠে দে জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি, দিদি, সবাই মিলে কাজ বঙ্ক করবেন আপনারা ? কেন ?

মুচকি হেসে মীনা উত্তর দিলে, কাব্দ বন্ধ না করলে মাইনে যে এরা বাড়িয়ে দেয় না !

কত মাইনে পান আপনি ?

কত আর ? সব মি**লিয়ে শ'**দেড়েক।

(पष्प' !

মোটে দেড়ল', বলুম ভো, ওতে কি কুলোয় ?

कूरनात्र ना १

थ्या ! क्रांटर ट्यम करत किमिनशर्वात या माम !

সুরবালা অবাক হরে শীনার মুখের দিকে চেরে রইল।
সনত ব্যাপারটাই তার কাছে এক ছ্রোধ্য প্রহেলিকা।
ট্রাইক, শীনার অভাববোধের তীব্রতা, তার বেতনের হার,
এর কোনটাই সে বুবতে পারে না, কারণ এর কোনটাই তার
অভিক্রতার কগতের অভতুজি নয়। দেড্শ' টাকা একএ
কীবনে কোন দিনই সে চোখে দেখে নি, কয়নাও করতে
পারে না কত।

কথাটা মুখ কুটে বলেই কেললে গে, আমালের কিন্তু ঘাট টাকা মাইনেতেই চালাতে হয়।

ষাট ঠাকা !

মীনা হঠাং যেন মুষড়ে পড়ল। এতক্ষণ বেশ হাসিখুণি হিল তার মুধ; ট্রাইকের কথা বলতে রলতে উৎসাহে উদীপনার তার স্থামবর্ণ মুখখানি বেশ একটু লালই যেন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এক মুহুর্ডেই সবই বদলে গেল। থতমত খেরে সে বললে, যাট টাকা ! কি করেন আপনি—মানে, আপনার স্বামী ?

মাষ্টারি করেন।

ও, মাষ্টারি !

বলে চৃপ করলে মীনা; অকারণেই ফিডিং কাপটা এক কারণা থেকে তুলে আর এক কারণার রাধলে; তার পর স্ববালার মুখের পানে চেরে বললে, না, আমাদের চলে না।

পর দিন নির্দিষ্ট সময়ে অপারেশন হয়ে গেল।

সেটা শোনা কথা, ঠিক কি যে হয়েছে স্থবালাতা ভানতেও পারে নি। আছে কতকগুলি এলোমেলো স্থতি আর অসহ যন্ত্রণা

ব্যধার অহুভূতি অবশু নৃতন কিছু নর—পেটের ব্যধাই ত তার রোগ। কিন্ত এবারের অহুভূতি অভ্তপূর্বা। পেটের উপরে কে বৃঝি একরাশ জলন্ত করলা রেখে দিরেছে, থেকে ওথকে দপ দপ করে জলছে সারা ভারগাটা। আর কেবল পেটেই তো নর—সমন্ত দেহেই অসহ যরণা! ব্যধার অহুভূতি ছাড়া মনের আর যেন কোন উপল্জিই নেই।

তবে ভাসা ভাসা মৃতি আছে। গ্রী পুরুষ কত রক্ষের লোক, কত উত্ত আওরাক আর একটা উৎকট গন্ধশিশ্রত তীব্র আবাদের। আর ওরই সকে কানে গিরেছিল ঢাকের বাক্ষনা, শ'থানেক ঢাকের একটা মিছিল যেন দূর থেকে ভার দিকে এগিয়ে আসছিল। তবু ওরই মধ্যে খুমও এসেছিল— গভীর সুষ্প্রি।

কিন্ত সে ঘুম সে শান্তি আর নেই—আছে কেবল পেটের মধ্যে অসছ অপ্নি, মাধার মধ্যে শৃগুতার ছুর্বান্ত এক বোঝা, স্বৃতির পরতে পরতে সেই গছ ও আবাদের খন প্রলেপ আর তারই প্রতিক্রিরার একটা ছুর্ছান্ত, অসংবরণীর বিবমিষা।

ওরই একটা অপ্রতিয়োধ্য আক্ষেপের মধ্যে একবার একটা নিবিভ শর্প অস্থতব করেছিল সে, একজন তার মুধের মধ্যে এক টুকরা বরক পুরে দিরে ক্রেহমাধা কঠে তাকে বলেছিল, এটা চুমুন তো—কিছু ভয় নেই আপনার—শীগ্ সিরই সেরে উঠবেন।

সিসার মত ভারী চোধের পাতা ছটকে টেনে তুলে জবা-ফুলের মত লাল চোধ ছট দিয়ে তাকিরে তাকে চিনতে পেরেছিল স্করবালা, সে মীনা।

কিন্তু সে বেন কত রূগ আগের কথা। সেবিকা মীনার কচি কলাপাতা রঙের স্থাতীল মুখবানি কোথার মিলিকে গিরেছে, থেমে গিরেছে তার মধুর কঠবর, মুখের মধ্যে বরকের টুকুরা দূরে থাক্, এক কোঁটা কলও যে কোন দিন পঞ্চেছিল তাও মনে হর না। আছে কেবল পেটের মধ্যে অসহ একটা দণ্ডপানি, মুখ থেকে বুক পর্যন্ত ভবর মুকুন্থির উত্তও

**ওকতা, আ**র দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে সেই উৎকট বিবমিষার অপ্রতিরোধ্য আক্ষেপ।

चन-- ७मा--- একটু चन माও ८गा !

বমি করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টার অবসালে স্করবালা স্থীপকঠে আর্দ্রনাদ করে উঠল।

পাশের থাটের উপর থেকে উথানশক্তিরহিত রোগিণীট আর একজনকে সংখাধন করে বললে, ওকে একটু জল দাও না দিদি, আহা, বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন উনি।

'এই দিই।' আর একটি মেরে বললে। ঋল নিয়ে এগিয়েও এল সে, কীডিং কাপের নলটা স্ববালার মুখের মধ্যে চুকিয়ে দিয়ে বললে, নিম, ঋল খাম।

চোঁ টো করে অনেকটা কল টেনে থেয়ে ফেললে সুরবালা, তারণর চোখ মেলে তাকাল সে।

দিদি কোণায়—টগরদি ?—অফুট ৰুড়িত কণ্ঠে সে ছিল্ঞাসা করদে।

উত্তর হ'ল, ও মা—সে কি আর এগানে আছে !

बीनापि ?

তিনিও নেই।

ঠোট বেঁকিরে কথাটাকে শেষ করলো সে, কেউ নেই, দিদি, সবাই খ্রাইক করেছে যে !

वा।

হাঁগ গো; কথা তো ছিলই, আৰু সকাল থেকে কেউ আর কাৰু করছে না।

অত কথা সুরবালার কানে গেল না কারণ ঐ থ্রাইক কথাটাই ভার প্রবণশক্তির সবচুকুকে অবিকার করে নিরেছে।

সেই অপারেশনের দিন উঁচু টেবিলের উপর ভরে বে চাকের আওরাক ভনেছিল সে সেই ঢাকেরই বাক্ষা বেন, তবে আরও উঁচু পরদার, আরও সুম্পাঠ, ব্লাইক্, ব্লাইক্, ব্লাইক্,

আর সেই সকেই পেটের মধ্যে অলম্ভ অকার-শর্পের অসত্থ প্রদাহ। উন্তাপে বুকের ভিতরটা আবার শুকিরে উঠে, আচ্ছর দৃষ্টির সন্মুধে সব দৃষ্টই একাকার হয়ে যার।

পূর্ব্বাণর সঙ্গতি রেবে ভাবতে পারে না স্থরবালা। এক এক বার তার মনে হয় যে হয়তো এয় কিছুই সভ্য নয়—হাসপাভালে সে আসেই নি—টগর-মীনা বেকে স্থরু করে পেটের ভিতরের ঐ দপদপানিটা পর্যান্ত সবই বোধ করি এক নিরবছিয় সুদীর্ঘ বর্ধ।

ললাটের উপরে কোমল হাতের স্বিষ্ক স্পর্ণটাকেও সে বপ্পট মনে করলে—ফিস্ ফিস্ স্বরের ডাকটাকেও।

দিনিমণি—ও দিনিমণি, কি বলছ বিড়বিড় করে ?
চোল বেলে ভাকাল স্ববালা—সামনেই টগরের মুধ।
বিখাস করতে পায়লে না সে। এক কটকার মাণাটাকে

ছুরিরে হুরবালা বাঁদিকে ভাকাল, ভারণর সামনে, ভারণর ভাইনে, ভারণর নীচে মেকের দিকে।

অস্পষ্ট আলোকে চেনা বরের পরিচিত জিনিস আর আর্ক-পরিচিত মাস্থযুলিকে আবছারকম দেখা যার। বছ বছ দরজা-জানালাগুলির অধিকাংশই খোলা, আলমারির উপর অবিহুত্ত থালাগেলাসের কণ্টকিত বিশৃথলা, মেবের উপর হানে হানে ভূপীকৃত জ্ঞাল, খাটে খাটে রোগিনীরা অবোরে মুমাছে। বাতাসে একটা উগ্র বোটকা গন্ধ। আলোর স্বল্পা, রাত্রির ভন্কতা আর ঐ গন্ধের তীব্রতা—সব মিলে কেমন বেন একটা থমথমে তাব। কিন্তু স্বপ্ন বলে উভিরে দেওরা যার না,—সবই বভ বেশী বাত্তব।

বিশেষ করে নিক্ষের মুখের সামনে টগরের মুখখানি। বিহুবলকঠে স্থরবালা বললে, টগরদি।

চুপ, চুপ—টগর কিন্ত ঠোটে আঙ্গুল দিলে, কিন্ কিন্ করে বললে, আতে দিদিমণি।

স্মরবালা আরও বিহ্বল হয়ে বললে, কেন, টগরদি ? ওমা ষ্টাইক হয়েছে যে।

ষ্ট্রাইক।

কেন যনে নেই তোমার ?

হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না; কিন্তু ন্তন করে মনে পড়ল সবই, গত কয়দিনের অত তোড়জোড়, বাঁকে বাঁকে মেয়ে-পুরুষের আনাগোনা, ফিস্ ফিস্ করে কথা, পাশের খাটের রোগিনীটির বজোভি, সেবিকা মীনার উভেজিত মধুর কঠের বিশল ব্যাখ্যা।

শোনা কথাই কেবল নয়, পেটের মধ্যে দপ্দপানি, মাধার মধ্যে বিম বিম ভাব, ভিড, গলা ও বুকের মধ্যে ছঃসহ ভঙ্গার অহুভূতি, বাত্তব জৈবিক সন্তার প্রতি অণুগরমাণুতে পর্যাভ তার নিবিভ উপলবি।

কোনও রকমে একটা টোক গিলে ত্রবালা বললে, একটু কলঃ

चन पार्व ? अरे निरे, ठेशत वाच द्रात फेर्रन।

কিছ কিভিং কাপে জল নেই; পালের কোন আলমারির উপরেও জল পাওরা গেল না। কৃষ্ঠিত হরে টগর বললে, একটু সব্র কর, দিধিমনি, আমি জল জানছি।

সে যেন এক যুগের প্রতীক্ষা—তবে জল এল। টগরের হাত থেকে প্লাসটা নিবে এক নিবাসেই সবটুকু জল পান করে কেললে স্ববালা। সেতাই যেন একযুগ প্রতীক্ষার পর স্পতীর পরিত্তি। সে তৃত্তি স্ববালার ছর্মল কণ্ঠেও বঙ্গার দিরে বেকে উঠল, ভাগ্যিস তৃত্বি এসেছিলে, দিদি, তৃঞার হাতি কেটে যাছিল জামার।

किं छै गैन किंग् किंग् करत वनाल, कांछेरक किंश वरना ना, विवित्रनि।

क्न, मिकि?

ওমা, ট্রাইক হরেছে বে ! এ সমরে কি এবানে জামাদের জাসতে জাছে ! त्नरे १

সর্বনাশ ! কেউ দেখলে পা ভেঙে দেবে, মেরেই কেলবে বা !

স্থারবালার কঠে আর কণা কৃটল না, তার গলাটা আবার বেন তকিয়ে উঠছে।

কিন্ত টগরই তার কানের কাছে মুধ এনে কিস্ কিস্ করে আবার বললে, স্কিরে এসেছি, দিনিমনি। তোমার অপারেশন হরেছে দেবে সিরেছিলাম, আরও ছটি রোমীর অবস্থা ছিল ধারাণ। মন কেমন করতে লাগল, একবার না এসে পারলাম না।

হঠাং কি যেন হ'ল স্রবালার; খপ করে ছই হাতে টগরের হাতধানা চেপে বরে সে বললে, ভূমি বড় ভাল, টগরিদি!

(49 1

লক্ষা পেরে হাত টেনে নিলে টগর। কিন্তু পরক্ষণেই আগের চেরেও বরং আরও একটু বেশী নত হরে স্মরণাদার কপালের উপর হাত রেখে সহাতে, সম্লেহ কণ্ডে বললে, কিছু ভয় করো মা, দিদিমণি; অপারেশমের পর এমন সকলেরই হয়, আবার ভালও হয়ে যার সবাই।

কিন্ত স্থরবালা গাপছাড়া রক্ষে প্রশ্ন করে বসল, কিন্ত ভোমরা—ভূমি টগরদি ?

আমরা কি ?

তোমরা আসবে না ? কবে কাব্দে আসবে ?

টগর বিত্রত হরে পড়ল, চোধ কিরিরে উত্তর দিলে সে, ব্রাইক মিটে গেলেই কাব্দে আসব আমরা, কালও আসতে পারি।—বলে কিছুক্দ চুপ করে রইল সে, কিন্তু স্থরবালা আর কোন প্রশ্ন করবার আগেই আবার তার মুখের পানে চেরে দে বললে, জামরা না এলেও ভাবনা কি ভোমার ? ভোমার স্বামীও কালই এসে বাবেন হরতো !

কে ? স্থরবালা বিছাৎস্পৃত্তের মত চমকে উঠল বেন।
টগর হাসিমৃথে উত্তর দিলে, তোমার স্বামী।
কি করে জানলে ?

ওমা—ডাক্তাররা তোমার স্বামীকে তার করে দিরেছে
যে—সকলের অভিভাবককেই তার করেছেম এরা !

সুরবালার মাণাটা কেমন গুলিরে গেল, মুখে **ভার কবা** সুটল না তার।

টগর খিত মুখে আবার কিছুকণ তার মুখের পানে ছেরে রইল, তার পর নিভান্ত কচি মেরেটর মতই স্থরবালার গাল-ছটকে টগে দিরে বললে, কিছু তেবো না, দিদিমণি। ভাল হরে যাবে তুমি—ভাল তো হরেছই। এবন ঘুমোও।

চোরের মতন পা টিপে টিপে বের হয়ে গেল সে। আবার নিংসক অভিত।

প্রকাও হলখন, বাতাসে কেমন একটা ভাপসা গছ—
কোণার যেন একটি রোগী বন্ধণার গোঁ গোঁ করছে, জালাই
আলোকের পাতলা পরদার অন্তরালে যেন অতিপ্রাকৃত
জগতের অস্কুট একটা আভাস।

পেটের মধ্যে সেই দপ্দপানিটা এতকণ চাপা পড়েছিল
— আবার চারা দিয়ে উঠল। মাধার মধ্যে বিম বিম ভাব,
দেহে রাজ্যের মানি, বিভটাও আবার যেন ওকিরে আসছে।
অক্টকুঠে 'মা গো' বলে চোধ বুকল স্করবালা।

কিন্ত মনের চোপ-কান বর হর না। সে চোপের সামমে তেসে ওঠে তার বাড়ী, তার বামীর মুধ, টগর, মীনা, পাশের থাটের ছুট-পাওয়া রোগিনটি, মোটা কালো ক্লেমের চশমাপরা সার্জন-ডাক্ডার। কামে আসে—ভাল হয়ে বাবে ভূমি, সব ভাল হবে…

# এংলো-ইণ্ডিয়ানদের পরিচয়

ঞ্জীশাস্তিরঞ্জন চক্রেবর্ত্তী

বছদিনের না হলেও এংলো-ইভিরানদের ইতিহাস বিচিত্র। ভারতের ইতিহাসের এ একটা অস। যথন এদের জীবন-প্রভাত হয় তথনও মুবলবাদশাহীর কেন্দ্রশক্তি লোপ পার নি। ভাকো দা-গামার প্রদর্শিত পথে একে একে পর্ভৃষিত্র, ইংরেজ, করাসী, দিনেমার ও ওললাজ বণিকেরা এসে ভ্টে এবং ক্রমেই প্রতিযোগিতাও তীব্রতর হয়ে উঠে। বাদশাহের অম্প্রত্তে তথন কেউ কেউ কুঠিছাপন করতেও সক্ষম হয়।

বণিকের। ব্বেছিল সেই সমভাসমূল দিনে, সাত-সমূদ্র তের-মদী পারাপারকালে, 'পথি নারী বিবজিতা' নীতিট ধুবই কাজের। কিন্তু দেখা গেল মানুষের বর-গড়ার ভার জৈবিক তাসিদ থেকেই বার। কলে বিভিন্ন কৃটির সাহেবেরা ভত্তম ভারতীয় নারীর সারিধ্যলাভের চেষ্টার উন্থু হয়ে উঠল। কর্জা-দের চোখে বর্ধন কাওটা পড়ল, ঝারা উল্পাস্তি না হয়ে পারেন নি। কারণ প্রথমত এসব বিবাহ হবে হুট জাতির মধ্যে মিলনের সেতৃ; বিতীয়ত এদের সন্তানেরা হবে মীটান এবং তৃতীয়ত পিতার ধর্ম, ভাষা ও আকৃতি নিরে অনেক কাকেই এরা সহায়তা করতে পারবে, যাতে বাঁট ভারতীরদের বিশাস করা যায় না।

কর্তারা যে কি রকম খুশী হরেছিলেন তা বেশ প্রকাশ পার ১৬৭৮ সালে লেখা এক পত্তে। ত্বন কোশ্যানীর ভিরেষ্টরেরা মাজাত্বের কৃঠিরালকে পত্তখানা লেখেন:

"The marriage of our soldiers to the women of

Fort St. George is a matter of such consequence to ভাবৰ করে দিলেন, পাছে এসৰ ছাত্ৰ বিলাভে সিংহ বিশ্বে posterity that we shall be content to encourage it with some expense, and have been thinking for the future to appoint a pagoda to be paid to the mother of any child that shall hereafter be born of any such future marriage, upon the day the child is christened, if you think this small encouragement will increase the number of such marriage."

**माका क्यांत किंद्र पूर्व मिट्संश्व यमि अटमंत्र यट्या विटा**त চলন করা বার তা করতেও কর্তারা রাজী ছিলেন

কোম্পানীর সাধারণ কর্ম্মচারীরা বা সৈন্যেরা আরও উংসাহ পেল, যধন উচ্চপদত্ব কর্মচারীরা এবং অভিকাত বংশীয়েরাও এরকম বিবাহ-বন্ধনে বেচ্ছার ভাবদ হতে नागरनन । नर्छ शार्छनारतत छारेशा छेरेनितम शार्छनात विरव করেন কান্বের নবাবভাদীকে। গার্ডনার পরিবারের এক মহিলা অসানের বিশ্বে হয় মুখল-সম্রাটের আত্মীয় নবাবজাদা শেখোর সঙ্গে। এ ছাড়া হিয়ারসি ও ক্ষিনার প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা হব চার্ণক বিরে করেন এক হিন্দু বিধবাকে এবং শোনা যায় বিখ্যাত সেনাপতি সাত্ত আয়ার কুট সেই চার্গকেরই এক মেয়েকে বিষে করেন। কানপুরের সার হিউ ম্যাসি হুইলার এক হিন্দু রমণীকে বিল্লে করেন। **ভারও ভানা যায় বিখ্যাত** ইংরেজ সেনাপতি ফিচ্চমার্শাল লর্ড রবার্টসের বিমাতা ছিলেন এক ভারতীয় মহিলা। তালিকাট ওবু ইংরেছদের সঙ্গেই সম্পর্কিতদের। কিন্তু বিভিন্ন ইউরোপীয় জ্বাতি এভাবে এক বর্ণ-मक्रतित क्या (मरा। अतारे अश्ला-रेखियाम। वश्चणः अरम्ब रेक्ना-रेউरवाशीवान अपन कि रेউरवा-अनिवाहिक त्वाब दव वना **চলে: সম্পর্কটা এত ব্যাপক হয়েছিল। শেষ পর্ব্যন্ত ইংরেজ-**बारे अरमत्म है एक शाकन वा शाबाना (शन वरन अरे वर्गरहैत খ্যাতি বা অখ্যাতির সঙ্গে ভাদের নামটা হক্ত চ'ল।

এই खराब मिलन (रची किम हलल मा। हैश्रास एका একত এদেশে আসে নি। সে তখন যা করেছে. প্রয়ো-ব্দের তাগিদে করেছে: বাণিকাই ছিল তাদের মুধ্য উদ্বেশ্র। ভারপর यथम 'বণিকের মানদও, পোহালে শর্কারী, দেখা দিল রাজদওরণে', তথন আর কাউকেই গ্রাহ্ম করার প্রয়োজন **নেই** । দাস ভারতীরের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন বা তব্দনিত সম্ভানদের পিতৃ-পরিচয় দেওরা তত দিনে বোৰ হয় লক্ষাকর দীছিরে গেছে। ত্রিটানিয়া তখন সমুদ্রশাসন করছেন। দেশ বেকে বাতারাতের পথ আর বিশ্বসম্বাধ নর। তবুও কৃটির **जनाय जारामश्रमंत्र निकात रावद्य कता हाराहिन।** আপার অর্কানেক তুল নামে কোর্ট উইলিরামে ভালের কন্যে একটা উচ্চলিকারও ব্যবস্থা ছিল। বিশিষ্ট ছাত্রদের বিলাতেও পাঠানো হ'ত উচ্চতৰ শিকা দেবার জন্যে।

করে আর তার কলে বিশুদ্ধ ব্রিটন-রক্তে অশুদ্ধি এসে যায়.—

"The imperfections of the children, whether bodily or mental, would in process of time be communicated by inter-marriage to the generality of the people of Great Britain and by this means debase the succeeding generations of Englishmen."

চার বছর পরের কথা। কোর্ট অব ডিরেট্রস এক ছায়ী আদেশ ভারী করলেন যে ভারতীয় রক্ত যাদের শিরাতে বইছে ভারা অসামরিক, সামরিক ও নৌবিভাগীয় "( tivil, military or marine )" কোন রক্ষ কাৰেই ভর্ত্তি হতে পারবে না। আরও রকমারি ওক্তর-আপত্তি ক্রমশ দেখা দিতে লাগল। শেষে ১৭৯৫ সালে সপরিষদ গবর্ণর-ক্রেনারেল বোষণা করলেন যে মাতৃকুল ও পিতৃ-কুল উভয়ত্ত ইউরোপীয় রক্ত যাদের বইছে না. তারা কোম্পানীর কাব্দে অযোগ্য। আইনট অনতিবিলয়ে কাব্দে লাগানো হ'ল আর তখন দেখা গেল, আগেকার নিয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই তা হলে বাতিল করে দিতে হয়। এংলো-ইণ্ডিয়ানের। পড়ল বিষম বিপদে। মুশকিল-আসান করলেন ভারতীর নুপতিরা। বিভিন্ন কাল্কে, বিশেষ করে সৈন্য-বিভাগে এদের চাক্রী দিলেন আর অজ্ঞাতসারে নিজেদের পারে কুড় ল যারলেন।

এংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব বেশ वका (गल। जात्र अन्धे करत कार्य जाक्न पिरम अरकवारन **(पिराय पिराय का हेका है के जाराम निया। ১৮১১ मारम राम**े এক পত্তে তিনি বলছেন:

"The most rapidly accumulating evil of Bengal is the increase of half-caste children. In every country where this intermediate caste has been permitted to rise, it has ultimately tended to its ruin. Spanish America and San Domingo are examples of this fact. ....It becomes too powerful to control....With numbers in their favour, with a close relationship to the natives.....what may not in future be dreaded from them ?"

এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা কিন্তু দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকৃতেও क्यांतिकश्चारमञ्ज विशास क्यांनि ।

তখন মরাঠা বুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে। কামানের মুখে দাড়াবে কে ? ইংরেন্দের প্রাণ তো অবুল্য ৷ তখন এংলো-ইভিয়ানদের ডাক পছল। আশ্চৰ্য্য এই যে, সমস্ত অপমান হজম कर्त्व कृष्टक्रणांत बृर्व कारे निरंत्र अश्ला-रेखितारमता हरन এল মরাঠানের ছেডে। একজন এংলো-ইভিয়ান ঐতিহাসিক निर्वत्स्य :

"They heard the call of the blood and obeyed it with alacrity. Parron and the Marhatta chiefs endea-হঠাৎ ১৭৮৬ সালে কোন্দানীর কোট অব ডিরেইস voured to bribe them with tempting offers, but failed to shake their loyalty. To a man they remained true to their father's people, preferring death to lifting sword against England."

এরা সব রজ্জের ভাক শুনেছিল, শুনে আর দ্বির থাকতে পারে নি! ক্ষেমস ফিনার ছিলেন যশোবন্ধ রাও হোলকারের সৈতদলে একজন পদহ কর্মচারী। ১৮০৩ সালে হোলকারের সক্ষে ইংরেজদের হুর বাবে। ইংরেজ এঁটে উঠতে পারছে না—এমনি একদিনে ফিনার ইংরেজ শিবিরে পানিরে এলেন। আর একজন সেনানারক ছিলেন গার্ডনার। তিনিও দলভ্যাগের হ্রোগের বোঁজ করছিলেন, কিছ হোলকার সাববান হরে গেছেন। করাসী অর্মশিক্ষক পারঁ ক্ষেন দৃষ্টি রাধ্ছেন। হঠাং এক সন্ধ্যার গার্ডনার ঘাস-কাটুনির ছল্বেশে ইংরেজ সেনাপতি লও লেকের কাছে পালিরে গেলেন।

এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা পিতৃকুলের ("Father's people")

- চিন্তাতেই মশ্ গুল। এই সব "মাদ্যাতা"দের মাতৃকুলের দিকে
নক্ষর পড়ে নি; পড়ে নি সে-দেশটির ওপর, ষে-দেশ সম্পদেবিপদে তাদের আশ্রম দিয়েছে, পালন করেছে। বর্তমান
কালেও দেবি তাই। "ক্যাবিনেট মিশন" যথম এদের অগ্রাহ্
করলে, এদের মুখপাত্র সার্ হেন্রি গিড় নি ব্রলেন কাল
বদ্লেছে; কিন্ত ভারতীর নেতাদের কাছে নীচু হতে তার
বাব্ল। ফ্রান্থ এন্টনি তার পরিত্যক্ত আসন নিয়ে রিচার্ড
বাটলার প্রমুখ রক্ষণীল নেতাদের সাহায্য নিতে কত্মর
করেন নি। আক্ অবশ্য তিনি বলেন:

"Gidney's experience made me realize more than ever that the community could survive only by the goodwill and generosity of the Indian leaders and the Indian people."

ভারতীরদের সতাই ওঁদার্ঘ্য লাছে এবং তা নির্ভরবোগ্য।
নৃতন শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু হিসাবে এরা বহু সুবোগই পাছে।
গভ ১৮ই মে ভারিখে সংখ্যালঘুদের বিশেষ পুষোগ রোধের
যে নীতি গণপরিষদে ঘোষিত হয়েছে, তাকে পাশ কাটিয়ে
এদের রক্মারি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রস্কৃত বলা যায়,
লাইন হয়েছে প্রাদেশিক লাইন সভায় প্রতি লক্ষে একজন
এবং কেন্দ্রীর সভায় প্রতি দশ লক্ষে একজন মাত্র প্রতিনিধি
প্রেরণ করা যাবে; কিছু বাংলাদেশেই নাকি এরা সংখ্যায়
সবচেয়ে বেলী, তাও মোটে ৩০,০০০। অর্থাৎ প্রাদেশিক
লাইন সভায় একজনও প্রতিনিধি এদের খাক্তে পারে না।

তেমনি সারা ভারতে এখন আড়াই লক খেকে তিন লক এংলো-ইভিয়ান আছে, কাল্ডেই কেল্ডেও কোন রক্ষে এদের লোক বেতে পারে না। তবু অভ ব্যবহার অর্থাং নলোনরন প্রথাবলে এদের প্রতিনিবিদ্বের ব্যবহা করা হরেছে। অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রেও ইংরেকের দেওরা বিশেষ স্থবিধার্থনি এখনই স্থ হবে না। প্রতি ছ'বছর অভর শতকরা দশ ভাগ কমে দশ বংসরে তা একেবারে রদ হবে: শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও তারা অভ্যরণ স্থবার্গ প্রেছে।

এই প্রবোগ দানের পাত্র বিচার করতে গিরেই চোবে পাড়ে বে, ইতিহাসে একমাত্র ইছদিরা ছাড়া এমন বাডয়ালীল (exclusive) সম্প্রদার আর নেই। এরা ভারতীরদের সঙ্গে মেশে নি এদেরই কটা চামড়া এবং পিড্-পরিচরের গর্ম্ম নিয়ে আর পিড্কুলে মেশে নি রক্তর্ক্তর ভরে। তবু ভারতীরদের ভূদনার এরা ইংরেজের কাছ বেকে কিছু বিশেষ প্রবোগ-প্রবিধা পেরেছে। ভা কিছু আত্মীর ইংরেজের নিকট বেকে নর, শাসক ইংরেজের নিকট বেকে। দাস এবং কৃষ্ণাল ভারতীরদের চেরে বেতাল প্রস্কুরা যে কভ উচ্চত, ভা প্রমাণের ক্ষ অবনত অর্ক্তরেভালদেরও বিশেষ প্রবোগ দিয়ে বছ করা হরেছে। কলে আল এদের অবস্থা যেন ছাদে তুলে দিয়ে মই সরিয়ে নেওয়ার মত হরেছে। কতবানি অসহায় এরা। কভ বড় হুর্জাগাই বা যে, এই হুলা বছরে উক্ত সম্প্রদার বেকে শিক্ষার, সামান্তিক আন্দোলনে, রাজনীতিতে বা অর্কনীতিতে একটও প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা বের হুল না।

দেরীতে হলেও এগনও যদি এরা ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক বুবতে পেরে থাকে তবেই মঙ্গল। নৃত্য দিনে আমরা পরস্পরকে উপেকা করতে পারব মা। একদা পক, হন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে এসে এদেশবাসীর সঙ্গে একাল্প হরে সিরেছিল। ভারতও তথন নবীন; তার পর তার সেই সকীবতা এবং বালীকরণের ক্ষমতা লোপ পার। জাতি-গঠনের কাল সেইবানেই অসমাপ্ত থেকে যার, দেশকে এক বিষম হুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। আদ্ধ নবজীবনের উন্মেষ কালে সেই ক্ষমতা নিয়ে ভারত আবার এগিছে বাবে। হিন্দু, মুসলমান, এইান, বৌছ, কৈন, পারসিক সবাইকে নিয়ে নৃত্য এক মহালাতি অচিরে গড়ে উঠবে। আকও বদি কেট সরে থাকে 'আপনারে চৌদিকে ক্যাহে অভিযান', তবে ভার আর গতি নেই।



# পশ্চিম বাংলার সালভামামি

#### ঐকালীচরণ ঘোষ

ইংরেছ আমলে বাছেট প্রকাশিত হইলে একটা সাড়া পাঁড়রা বাইত, তাহা লইরা নানা প্রকার আলোচনা হইত এবং আইন - পরিবদে প্রচও বিতথাও হইত। বাছেট উপলক্ষ্য করিরা গবর্ণ-মেন্টের উপর অনাছা প্রভাব পাশ করার চেষ্টা হইত। দলে বে-দলে টানাটানি পড়িরা বাইত, ভোট ভাঙাভাঙি চলিত। কেছ কেছ নির্মাচনকরে যে ব্যর হইত, তাহা ভোট বিক্রের করিরা উত্তল করিরা লইত। আবার ইহাও দেখা বাইত, প্রতিপক্ষেরা এমন মুক্তি প্ররোগ করিতে পারিতেন, বাহা ভিদের বশে গবর্ণনেন্ট এক বংসর প্রহণ না করিলে পর বংসর, সেই ভাবে বাজেট প্রস্তুত করিতেছেন।

वर्षमात्म वात्कर्वे मद्यस्य तम छेरमार तम्या यात्र मा। जाहात क्षयम कथा. हेश्टबक हिमन्ना निनाद, क्रज्य नर्सक्षयम বে আপতি উঠিত, 'ইংরেজের সার্বন্ধই বাজেট, তাহার মধ্যে নানা ধূর্তামি আছে, জনসাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া इरदाय-विराध द्वि कतिए इरेट्न"---(प्र कांत्रण चांत्र विमामान নাই। বিতীয়ত: আমাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আয়-ব্যৱের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দেশের বার্ণ লক্ষ্য করিয়া করা হইরাছে। স্বভরাং তাহার মধ্যে ত্রুটি থাকিলেও স্বকৃত क्र है विज्ञाद्य, छाटा উপেका क्रियान हिलाए भारत । वर्षमात्म গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিৰন্ধিতার লাভ নাই। কংগ্রেসের যে দল কিছুদিন হইতে ভাহার বিপক্ষে সমস্ত বিরুদ্ধ মত নির্শ্বমভাবে मनम क्रिया जानिएएए अवर वह वरनद शृद्ध देश्दाक-विद्यय আমলে তাহার সুযোগ লইরা যে দল নির্বাচিত হইরা বসিরা আছে, তাহা একছেত্র। পরিষদ-কক্ষেও এমন প্রতিপক্ষ নাই, যাহাকে সমীহ করিয়া চলা দরকার, মুভরাং কংগ্রেসের মধ্যেও বেষৰ পরমত সহ করিবার শক্তি নাই, কংগ্রেস প্রথমেণ্টও সেই দোষ যোল আমা ছলে আঠারো আমা লাভ করিয়াছেন। প্ৰথমেক্টের কোনও স্বালোচনা আৰুকাল আর তাঁহারা সহ करबन ना : य जामात शक्त नव . तरे विशक्त : क्ट कट क्लिनिवरणक्कार्य भवर्गस्यके ७ क्लिनावादायत कलाए कथा বলিতে পারে, গবর্ণমেন্ট তাহা মনে করেন না। অত্যন্ত চুদিন পঞ্জিছে, বাঁছারা সংসাহসের সহিত এত দিন অভরের খাৰীৰতা বন্ধা কৰিবা চলিবাছেন, তাহাদের অনেককেই अवस मामा **ভাবে গবর্ণনেন্টের নিকট ভূত্র বৃহ**ং কুপাপ্রভাগি। গ্ৰণ্মেক্টের বাব্দেট প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদের অনেকেই হয় ত নানা বিক্লম যত পোষণ করেন, কিন্ত প্রকাশ করিয়া विनाट भारतम मा। अहे जकन कातर भवर्गमार्केत वारकी আছকাল আৰু চৰ্কতা এনৰ কি কোনও উৎসাহ স্ট্ৰী क्द्रमा। <sup>°</sup>

নিশ্চিতভাবে বলা বার, এ অবস্থার অবসান হইবে শৃত্দ নির্মাচন হইলে। আৰু বাহারা নিশ্চিতে বসিরা রাষ্ট্রীয়কার্ব্য পরিচালন করিভেছেন ভাঁহালের অনেকেরই পরিবর্ত্তে শৃত্দ লোক আসিবে। লোকষত ক্রমেই বে গবর্ণবেন্টের প্রতি-কূলে চলিভেছে সে প্রমাণের অভাব নাই এবং তাহাই বে গবর্ণ-মেন্টের বিরুদ্ধ আলোচনা তাহা সহকেই গ্রহণ করিতে পারা বার। বাকেট ন্থারা গবর্গমেন্টের কার্যানীতি বরিতে পারা বার; তাহা জনসাবারণের উপর যে প্রভাব বিভার করে, তাহার ন্থা গবর্গমেনে লোকের মনোভাব প্রকাশিত হইরা থাকে। বর্ত্তমানে লোকের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে বুবা বার, যে যত লক্ষ্পক্ষে বা বিপক্ষে আছে, তাহা অপেন্সা বহু গুণ, অব্যা জনসাবারণের অবিকাংশই, গবর্গমেন্ট সম্বন্ধে বিরক্তিস্থাচক তাছিল্যে প্রকাশ করিয়া থাকে। গবর্ণ-মেন্টের বাক্টে লইরা তাহারা বেন্দী মাথা নামাইতে চার না।

#### ১৯৫০-৫১ সালের হিসাব

আগামী বংসরের হিসাব উপলক্ষ্যে বর্তমান (১৯৪৯-৫০) সালের শেষের দিকের আর্থিক অবস্থা আলোচিত হইরা থাকে। আমার মনে হর লোকে এ হুইরের কোনটার দিকেই মন দের নাই। তাহারা দেখিল, ভাত, কাপড়, তেল, করলা, চিনির কোনও প্রাহা হুইরাছে বা হুইবার সভাবনা হুইরাছে কি না। আমরা বহু আলার কথা পাইরাছি, গবর্ণমেন্টের বহু ছুক্তিভার কথা ভনিরাছি, কিছু বাহাতে এই সকল জিনিসের দর কমে, বা দর কমিবার ব্যবস্থা হর, তাহার কোনও চেঙা হর নাই, লক্ষণও বর্তমান নাই। পশ্চিম-বাংলা সরকার খুব সভঙ যে ট্যাল্গ আর বাড়ে নাই; যথন বাড়ে নাই, উহার জল পশ্চিমবঙ্গবাসী অবস্থ থুই কৃত্ত। এবার কেন্দ্রীর ও পশ্চিমবঙ্গবাসী আরম্ভ গুরুই কৃত্ত। এবার ক্রেরীর ও পশ্চিমবাসীর ক্রিরার প্রক্রিক প্রত্তি পারা বার্য ক্রেরার প্রক্রিত পারা বার্য ক্রেরার ক্রিরার ক্রেরার ক্রেরার ক্রেরার ক্রেরার ক্রিরার ক্রেরার ক্রের

#### छात्र धनात्वत्र मिक

মান্থ্যের ছিভিয়াপকতা শক্তি বে অপরিসীম ইহাতে
সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে সমন্ত বাংলা বে ট্যান্ত
দিত, আৰু এক-তৃতীরাংশ বাংলা তাহাই দিঃত বাংগ
হইতেছে। বাংলা বিভাগের পূর্বে সরকারী আর হিল ৩১
কোট ৬৬ লক্ষ টাকা আর ১৯৫০-৫১ সালের বরাহ ৩০ কোট
১০ লক্ষ টাকা, অর্থাং শতকরা বাত্র ১৫ টাকা ক্ষ, অবচ
ক্ষমংধ্যা ও আরতন ক্ষিরাহে শতকরা ৬৬ ভাগ। সুভরাং

কত অন্ধ্যাক লোক কত বেশী ট্যান্ধ দিতেছে তাহা এই
হিনাব হইতে পরিস্টু ইইতেছে। ইহার মধ্যে বিশেষ করিরা
লক্ষ্য করিবার বিষয় কৃষি আয়কর, অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালে
ছিল না, ১৯৪৬-৪৭ সালের বাকেটে ৫০ লক্ষ্য টাকা আর
আলাক করা হয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৪৩ লক্ষ্য টাকা পাওয়া
দিয়াছিল, ১৯৪৯-৫০ সালে হঠাৎ ভাহা ক্মাইয়া কেন ৪০ লক্ষ্
করা হইল বুঝা বায় লা। কিন্তু ভাহা হইলেও প্রকৃত পক্ষে
পাওয়া গেল ৬০ লক্ষ্য টাকা; ১৯৫০-৫১ সালের বরাহ্ব ৬০
লক্ষ্য টাকা ধরা হইয়াছে। যেখানে ৬০ লক্ষ্য টাকা পাওয়া
ঘাইবে, লেখানে মাত্র ৪০ লক্ষ্য টাকার হিসাব ধরা হইয়াছিল।
এরপ ক্ষেত্রে বাক্ষেটের কোনও প্রয়েশ্বন আছে বলিয়া
মনে হয় না। এই ভাবে ট্যাক্ষ্ম বাড়িয়া যাওয়ায় সাবারণ শন্তম্ল্য যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা ত সকলেই বৃন্ধিতে পারেন, কিন্তু
প্রপ্রিটে চালাইতে হইলে টাকা চাই।

#### বিক্রম-কর -

বিক্রয়-কর সম্বধে সংক্ষেপে করেকটি কথা বলা ৰাইভে পারে; ১৯৪১ সালে বিক্রয়-কর আইন পাস করা হয় এবং ১৯৪১-৪২ সালে ১৫৬ লক্ষ টাকা আর হয়। অবিভক্ত थारनास ১৯৪৬-৪৭ माल्बर वर्बाष धिल ७ (काहि होका; ১৯৪৮-৪৯ সালে কিন্তু বিভক্ত বাংলায় প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ ৪'৩২ কোট টাকা : ১৯৪৯-৫০ সালে বরাছ ৪ কোট টাকা: কিন্তু প্রকৃত আদায় ৪'৩০ কোট টাকা। এগানেও বরাফ বেশ কমাইয়া ধরা হইয়াছিল। আবার ১৯৫০-৫১ भारत 8'द कांग्रि होकात हरत 8 कांग्रि होका ৰরা হইরাছে। ট্যাক্স দিতে দিতে লোকের যে অবস্থা कां का हिन्नाटक, वावभा-वाविका मन्त्री, अत्मक त्लाटकन्ने आदन्न পৰ রুদ্ধ হইতেছে, সেই হিসাবে আগামী বংসর আয় কম হওয়ার সপ্তাবনা সমবিক। বিক্তর-কর ক্রমেই মধাবিত ও দরিজের উপর চাপিয়া বসিতেছে, গবর্ণমেন্টের সেদিকে অক্ষেপ নাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কয়েক বংসর বাংসরিক মাত্র ছুই হাজার টাকা আয়কারী লোকের উপর ত্রিশ টাকা ট্যাল আদায় কৰিয়াছেন ; তাহার নাম ছিল 'em: loyment tax'। ষাহারা চাকুরী হারা কারজেশে জীবন হাপন করেন এবং থাহারা মাসিক তিন, পাঁচ, দশ হাজার টাকা উপার্জন করেন, সমদর্শী সরকার মহাশরের নিকট ট্যান্সের ব্যাপারে সকলেই সমান ছিলেন। মুসলিম লীগ আমলেও যে সকল জিনিবের উপর ট্যাকু ছিল না, তাহার উপরও ট্যাকু চড়াইরা আর इडेटलट । गंछ दश्मरत मतियात टेलन, कत्रमा, भाकमजी, ফল প্রভৃতি শালা জব্যের উপর বিজ্ঞয়-কর বরা হইরা-ছিল; কিন্তু সাধারণের অত্যন্ত বিরুদ্ধ-স্মালোচনার সরিষার তৈল, কম পরিমাণ করলা প্রভৃতির উপর ট্যাক্স চাপাইরা

দেওরা হয় নাই। সর্বাদা শক্তিত থাকিতে হর, কথন মিত্তা প্রোক্ষনীর কোন্ বছর উপর বিক্রয়-কর বার্থা করা হইবে। আমার ত মনে হয়, বিক্রয়-করের তালিকা হইতে অভতঃ পক্ষে, প্রাথমিক শিক্ষার পৃত্তক, হোমিওপ্যাথিক ঔষণ, কম দামের ভূতা ও ছাতা, কাপড় প্রভৃতি বছগুলি বাদ দেওরা প্রোক্ষন। বিক্রয়-কর প্রভৃতি ক্রমবর্জমান হিসাবে চাপাইতে থাকিলে আর দ্রবা-মূল্য হ্লাস পাইবার সন্তাবনা নাই।

#### ভূমি রাজ্য

क्रमजाशाज्ञत्व शाज्ञणा विज्ञश्वात्री वत्मावत्त्वत्र करण स्मिन দারীতে খাৰুনা বৃদ্ধির উপায় মাই। একথা কভকাংশে সভ্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। পূর্ব্বে কৃষি-আয়করের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পর রোড সেস, শিক্ষা-কর প্রভৃতি আছে। ক্ষির উপর এই সকল করের পরিমাণ ক্রমেই বা**ছিরা** চলিতেছে। তাহা ছাড়া অপর দিকও আছে। স্বমিদারনিপের ব্যক্তনা আদায় করিবার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ কিছু বাস-মহল ও বাকী ক্ষমিদারদিগের নিকট হইতে নির্দারিত কর कामारसन क्छ ১৯৪৮-৪৯ शास्त्र गवर्गस्य वेत्र वेत्र २৮ १८ मा होको ; '১৯৫०-৫১ সালে ৪১'७৯ लक है।कान्न नांकारेटण्टा । धूमित्रांक्य वाट्य ১৯৫०-६১ माटन २'०७ क्ली होकात मत्या চিরস্থারী বন্দোবন্তের আর ১'৩১ টাকা। ঐ টাকা বাদ পেলে माज ७१ लक्ष है।का बादक : जाहात ज्यानमान कतिर्ज ननर्न-মেণ্টের-যে ভাবে বায়ের বছর বাড়িতেছে, তাহাতে এই সময় ক্ষমদারী বিলোপ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি রাক্ত্র আদায়ের ভার लन, जारा रहेरल गारकत भारत मनमा विकी हहेसा बाहेबात नश्चायमा । आमारत्रत क्छ स्थ धत्रध् वाष्ट्रितार्थ, जादार वित्रवासी বন্দোবন্তের উপর অতিরিক্ত আয় বলিয়া ধরিয়া সম্ভষ্ট খাকা উচিত। कि अवात्र कमि वावश्र इहेर्स्ट अवर छाहारण कमस्मन পরিমাণ রৃদ্ধি পাইবে জানিলে তবে জমিদারী প্রশা বাতিল कविवाद कथा क्षाविष्ठ इंदेर्य ।

#### সরকারী যাদবাহন

আর বৃত্তির কথা ভাবিতে গেলে যে সকল বিরাট ক্ষেত্র পভিরা আছে, পূর্কে সেই দিকে মন দেওরা দরকার। এরপ ক্ষেত্র নিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হইলে, যাহা সন্তোধকনক কাল দিতেছে, ভাহার উন্নতিকলে চেটা করিতে যাওয়া বৃদ্ধিন মানের কাল। সরকারী যানবাহন ব্যবহার দিকে লক্ষ্য করিলে হতাশ হইতে হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে আর হয় ১০'৭৪ লক্ষ্য টাকা, খরচ হয় ৫'৯১ লক্ষ্য টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে আহ্মানিক আর ধরা হইল ৮৭'৫ লক্ষ্য টাকা, কিছ্ক আদার হইল মাত্র ৩৪'৫০ লক্ষ্য টাকা। কিছু আদার টাকা; অর্থাৎ উদ্ভ থাকিল ১'৬৫ লক্ষ্য টাকা। ইহা অপেকা হাসির কথা আর কি হইতে পাল্লে প্রথার মুৰ্বন্ন ব্যবহা হইতেহে। ১৯৫০-৫১ সালে আর হইবে ৯৪'১০ লক টাকা: প্রকৃত আর বে কত হইবে তাহার ছিরতা নাই: খরচ পড়িবে ৯১'৫১ লক টাকা। পরি-धानक इरेकम चारहम, छाहारनत वात ১৯৪৮-৪৯ সালের इरे टाबाब है।का ट्रेंटिंड ১৯৫०-৫১ मार्स १०२ सक ष्टीको इरेर्स । यानवाइन चार्फ ১৯৪৮-৪৯ माल २१'८८ लक्क, ১৯৪৯-৫० সালে १२'२৫ लक है।का (माहै ৯৯'१৯ लक खर्शर এक क्लांक के के चंद्र इहेबा 3585-60 जारन 3 नक ७६ হাৰার টাকা আর হইরাছে : মোট কথা শতকরা ১'৬ বা দেড় টাকা লাভ পড়িয়াছে। যদি লাভের পরিমাণ সত্যই এইরূপ पाकिछ, छाटा टरेल जात क्ट वाम ठानारेबा जीविका নির্বাহ করিত না। হিসাব লইয়া দেখা গেল, বাস্ প্রভৃতির . লাভ শতকরা ন্যুনপক্ষে ১৫ টাকা। আমার মনে হয়, সরকারী কর্মদক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে একট जाश-भत्रकाती कर्लार्त्रणन रहि कतिया. এक काछ छाका मूल-ধন দিয়া ছাড়িয়া দিলে ঢের বেশী লাভ পাওয়া যাইত। ইহাই (मध नश )৯৫0-৫) माल खात्र ७ १८ लक है। का चंत्र करा হইবে। কলিকাভার সরকারী বাস্ দেবিয়া যে আনন্দ হইয়া-ছিল, তাহা অপব্যয়ের বছর দেখিয়া হতাশা এবং আশদায় পরিণত হইয়াছে।

#### অবেগারী

মাদক দ্রবা বর্জনের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়া রালিয়াছে। কোনও কোনও প্রদেশ তাহা কার্ষো পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিম বাংলার নাক্ষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সরকার-পক্ষ তাহাতে নিরন্ত আছেন বলিয়া মনে হয়। আবসারীর আয় পশ্চিম বাংলার "পশ্বীর বাণি" বলিলে অভ্যুক্তি হয় না। অবিভক্ত বাংলায় সোয়া ছয় কোট লোকের নিকট হইতে যখন ৬ ৪২ কোট টাকা পাওয়া ঘাইত, তখন বিভক্ত বাংলায় আড়াই কোট লোকের নিকট হইতে ৫ ৮৮ কোট অর্থাং মাত্র ৫৪ লক্ষ কম পাওয়া কি গভর্গেমেন্টের পক্ষ হইতে নিতান্ত আনন্দ ও আশার কথা মহে ? ইহার উপর বোড়দোড় প্রভৃতি বান্ধি বরা খেলা, যাহা ক্ষার নামান্তর, বংসরে এক কোট টাকা দিতেছে। কংপ্রেস গবর্গমেন্ট আবগারী ও জ্য়া খেলার কোনটাই বন্ধ করিতে পারিতেছে না। সম্ভবতঃ ইহা কার্ষো পরিণত করিতে বন্ধ বংসর সময় কার্গিয়া যাইবে।

#### শাসন-ব্যবস্থা

আমরা শুনিতে পাই, বাধীনতা লাভ করিবার পর, শাসন-ব্যবস্থার এত কাল বাড়িয়াছে, বাহাতে লোক না বাড়াইলে আর উপার নাই, এবং সলে সলে ব্যৱের বছর বাড়িয়া চলিয়াছে বিরাম নাই, অবসাদ নাই। একটি কথা মনে হাবিলে সব বিচার বিভর্ক শুকু হুইর। বার। কাল ত বাড়িয়াছে

বুবিলাম ; কিন্তু অবিভক্ত বাংলার ষত টাকা ব্যর হইত, তাহা অপেকা টাকাত বাড়ে নাই এবং তখন এক টাকায় যত জিনিষ দ্রব্য বা শ্রম ক্রম করা যাইত, এখন তাহা অপেকা কমিয়াছে। স্থতরাং কাজ যে খুব বেশী বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, ভাহা মনে করা ভূল। ধরিয়া লওয়া গেল, কাব্দ বাঞ্চিয়াছে, লোকবৃদ্ধি করিতে হইয়াছে: কিছ ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলা বিভাগের পরও ধরচ ছিল ১'৮ কোট টাকা। चात्र ১৯৫০-৫১ সালের বরাছ ২'৩৮ কোট টাকা অৰ্থাং শতকরা ৩১ টাকা বেশী। হিসাব দৃষ্টে বোঝা যায়, সাধারণ নির্বাচন-রণে প্রস্তুত হইবার জ্ঞ মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যন্ন হইরা গিয়াছে। লেখকের ব্যক্তিগত মত এ সময় সাধারণ নির্বাচন হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী দশ লক্ষ লোকের সন্মুখে বলিয়া গেলেন বাংলার সাধারণ নির্বাচন হইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিট ছুই ছুইটা অধিবেশনে তাহা সমর্থন করিলেন। গবর্ণমেণ্ট নিরুপার তোড়ভোড় চলিতে লাগিল। জ্ঞানোদয় হইল ভারত সরকারের; "পুড়ি" বলিয়া তাঁহারা থির করিলেন নির্মাচন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া ভুল হইয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলার শৃক্তপ্রায় তহবিল হইতে ৩৫ লক্ষ টাকা বায় হইয়া গেল: তথ্যধ্যে ১৯৪৯-৫০ সালে ২৭ লক্ষ পড়িতেছে। ইহার জ্ঞ ভারত সরকারের নিকট হইতে খেসারত দাবী করা প্রয়োভন। পশ্চিমবাংলার অনেকগুলি উপনির্বাচন পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা যে কেন হয় না, তাহা জনসাধারণ আৰও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রচার বিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যার, ১৯৪৮-৪৯ সালে বরাদ হইল ৮ লক্ষ টাকা; ধরচ হইল ১১'৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে বরাদ হইল ১২'৪৭ লক্ষ টাকা, ধরচ হইল ১৬'২ লক্ষ। ১৯৫০-৫১ সালের জ্ঞ ১৫'৭৭ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারত হইরাছে, আশা করা যাক কার্য্যালে ইহা ২০ লক্ষ টাকা অভিক্রম করিরা যাইবে।

#### পুলিস

অনেক বিষয় বলিবার আছে, স্থানাভাবে তাহা সম্ভব নয়। তবে পুলিস সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ইংরেজ আমল হইতে বাজেট প্রকাশিত হইলেই পুলিসের উপর সকলের নজর পড়িত। পুলিসের নজর চোর, ডাকাড, জোডোর, বাটপাড়, রাজন্রোহী প্রভৃতি জন্তায় আচরণকারীর উপর। আর গবর্ণমেন্টের মোট আরের একটাবড় অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত বাজেট আলোচনা প্রসলে পুলিসের উপর সহজেই লক্ষ্য পড়ে। এবার বেন আরও বেশী করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অবিভক্ত বাংলার ব্যর ছিল ৪°৭৮ কোট টাকা, আগামী বংসরে (১৯৫০-৫১) তাহা ৪'৮০ কোট হইতেছে। বাংলার আরত্ব ও জ্বসংখ্যার

কণা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মনে রাখা প্ররোজন।
কমিউনিই উংপাত বাডিতেছে তাহাতে ব্যর র্ছির সন্তাবনা,
কিন্তু যে তাবে ধরচ বাড়িয়াছে তাহা কোনও প্রকারে সমর্থন
করা যার না। তাহার পর, যে-কোনও কারণে হউক প্রিসের
দক্ষতা ও কর্মতংপরতা বছল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, তাহার
কল্প কর্মকর্তারা কতটা দায়ী তাহা একবার অম্পন্তান করা
প্রয়োজন। মনে হইতে পারে "কন্ট্রোল" প্রভৃতি ব্যাপারে
প্রিসের কান্ধ বাড়িয়াছে, তাহাতেই অধিক ব্যয় দেখা
যাইতেছে। কিন্তু যটনা একটু যতস্ত্র; তাহার জল্প অতিরিক্ত
ত৪ লক্ষ টাকা ধরা আছে, অবশ্ব তর্মধ্যে ৩০ লক্ষ ধরচ হইয়া
গিয়াছে। তছপরি Extra-ordinary charges হিসাবে
প্রিসের বিভাগে আরও ২৯ ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখা যার।

#### শিকা বিভাগ

শিক্ষা বিভাগের ব্যয় যথেই বাড়িয়াছে; বাংলা বিভাগের পূর্বেত ৩২ কোটি টাকা ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে ২৯৪ কোটি বরা ছিল, খরচ হইরাছে ২'৭৬ কোটি। ১৯৫০-৫১ সালে ৩'০৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। স্তরাং শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি না হইলেও, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যপরিচালনার ব্যবস্থার উন্নতি হইবে। বিশ্ববিভালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিচাল প্রস্তৃত সাহায্য পাইভেছে, তাহা ছাড়া শিক্ষার উন্নতিক্লে প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বেতন র্প্রেইতে কারিগরী শিক্ষা বিভার প্রভৃতি নানা কারণে সন্মিলিত ব্যয় ১৯৪৯-৫০ সালে ৭৬'৩৪ লক্ষ্ টাকা; ১৯৫০-৫১ সালে ৭৯ লক্ষ্ টাকা পড়িবে। ছংখের বিষয় কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্ম টাকার ব্রাদ্র থাকিলেও কাজ্ব আরম্ভই হয় নাই।

#### অপরাপর বিভাগ

চিকিৎসা, অনস্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি সকল বিভাগের ব্যয়ই উলেখবোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক ক্লেত্রে টাকা আছে, কিন্তু কাৰু আরম্ভ হর নাই বা যাহা হইরাছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীর। অধিক খাছ শশু উৎপাদন আন্দোলনের যাহা ফল হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ইহার জ্ঞ এযাবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তত: ২৫ কোট টাকা ধরচ হইয়াছে। মাননীয় অর্থ-সচিব বলিলেন, সারা ভারতে শভের ফলন ব্রাস পাওয়ায় ১৯৪৮ সালে যথন ২'৮ মিলিয়ন (২৮ লক) টন তণ্ডল প্রভৃতি खायमानी कतिए हरेबाहिन ১৯৪৯ সালে উহা ৩ ৫ মিলিয়ন, আৰ্থাৎ ৩৫ লক টনে দাভাইয়াছে। কৃষি বিভাগ ও তৎসকে খাভ **উৎপাদন আন্দোলন অধিকাংশ কাগন্ধ ও ফাইল মারফত** কা<del>ল</del> সমাপনু করিয়া থাকেন; মাট লইয়া যভ অধিক কাৰু হয় ভতই মলল। ক্রষি বিভাগের প্রায় অধিকাংশ টাকা কর্ম্বচারীদের মাতিনা যোগাইতে চলিয়া যায়। প্রতি জেলায় বড় বড় "বাদা" বা কেতের মাবে অন্ততঃ দশ বিধা কমি নিক তত্তাববানে চাষ করিয়া যদি কৃষি বিভাগ আপনাদের কাজের সক্ষতা দেখাইতে

পারেন তাহা হইলে প্রচার অপেকা বেনী কাজ হয়। নোটা ধরচের মধ্যে বীজ, বন্ধপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পরে থাজ উংপাদন খাতে বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করা। তাহা ছাজা উলেধযোগ্য কাজ নাই। লিল বিভাগের প্রতি করুণা প্রকাশ ছাজা আর কিছুই করিবার নাই। লিল ও মংস্ত উংপাদন বিভাগে মোট বার ৫০ লক্ষ টাকা; তাহার মধ্যে ছই জম্ম বড় কর্ম্মকর্তা পান ৪১ হাজার টাকা; তাহাদের আপিস প্রভৃতির বার মিলিয়া ১,৯০,৫০০ টাকা পড়ে। লিল লিকার যে বাবছা আছে তাহার উল্লেখ না করাই মঞ্চল; অর্থাং সম্ভ্রমাহিনা সমেত মোট সাড়ে আট লক্ষ টাকা, তাহার মধ্যে নানা ক্লে সাহায় ৪ লক্ষ টাকা।

#### সেচ বিভাগ

সমগ্র পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে. সেচ বিভাগের উপর এবং জামার মনে হয় ইহার উপর যথা-যোগ্য মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। মরুরাক্ষী ও দামোদর পরি-কল্পনার ৰূপ্ত সাড়ে ছয় কোটি টাকা এক বংসরে ব্যয় হইতেছে: কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা পশ্চিম বাংলা সরকারকে ধাণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সময় সময় প্রতিশ্রুত টাকা না আসাতে বা অঙ্গীকার প্রত্যাহার করিবার ভয় প্রদর্শন করায় কাৰে বিশেষ ব্যাখাত উপস্থিত হয়। কিন্তু খাল, বিল, মজা পুক্রিণী উদ্ধার এবং ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার উপর দেশের বহু মহল নির্ভর করিতেছে। সাত মণ তেল পুঞ্চিলে রাধা নাচিয়া থাকেন, ইহাই চপতি প্রবচন। সাত মণ তেল পুড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে, আমরা হয়ত সমস্ত রোশনাই দেখিয়া ঘাইব না. কিন্ত ছোট ছোট বাঁৰ প্ৰভৃতি দেওয়া, নানাভাবে সেচ প্ৰভৃতির ব্যবস্থা যাহা চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় অপরাপর বিভাগ হইতে সেচ বিভাগে কাৰ ভাল হইতেছে। বে সকল পরিকল্পনা আৰু বিশ বা ততোৰিক বংসর যাবং গ্রথ্যেণ্টের নিকট পড়িয়া আছে, যাতা ইঞ্লিনীরাররা অমত করেন, আর স্থানীয় লোকে যুক্তিয়ারা তাহার উপযোগিতা প্রমাণ করেন, দেখানে জনসাধারণের মতের উপর বেশী ভোর দেওয়া হয়। যদি কোনও প্রত্যবার ঘটে, ভধন লোকে গ্ৰৰ্ণমেণ্টকে দোষ দেয় না। এরূপ কেতে দেখা গিয়াছে গ্রণ্মেণ্টের তরকে এযাবং অভিরিক্ত সতর্ককতা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং ভাহাতে কাজে অবৰা বিলম্ব হটয়াছে। যাহারা বর্জমানের মোহ্নপুরের হানার বাঁধ এবং চ্জিল পরগণার সোনারপুর হইতে বারুইপুরের বাদার জল-নিকাশের ব্যবস্থার কথা ভানেন, তাঁহারা আমার যুক্তির সার-বন্তা সহক্ৰেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সেচের সহিত কৃষি, मश्च, क्मिमिकाम्बद वावश्वा, वाश्वा এवर मारकद मामाचारव উপৰীবিকার পদা ৰভিত : স্তরাং এক্ষেত্তে কোমও কুপণতা করা উচিত নর, সম্ভবত: ভাহা হইতেহেও না ু

বাকেট আরও বিশদভাবে আলোচনা করা বাইড, কিছ লোকের বৈর্যের সীমা আছে। বীরভাবে বাকেট পর্যালোচনা করিলে দেখা বার, যে সকল ক্ষেত্রে আহেতুক এবং হঠাং ব্যর বাড়িরাছে, সে সকল ক্ষেত্রে অপব্যর যথেষ্ট আছে। যে সকল ক্ষেত্রে বা যাহার জন্ম বত ব্যর করা উচিত নর, অর্থাৎ কম ব্যরে চের বেশী কাজ পাওয়া বার, দেরপ উপার সকল প্রতিপালিত হয় বলিরা মনে হয় না। আৰু আমাদের হাতে আর ব্যয়ের ভার পড়িরাছে, তাহা স্থাইরপে পরিচালনা করিতে না পারিলে দোষ আমাদেরই, অপরের নহে। বাহারা সরকারের কল্যাণ ও দেশের মন্ত চাহেন, তাহাদের বাজেটে উরতি করা যাইতে পারে, এবং তাহার জন্ত সর্বা- প্রকারে চেঙা করা উচিত।

# পূর্ব-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা

স্বামী পরমানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সজ্ঞ হইতে স্বামী অবৈতানদ্দলীর নেতৃত্বে প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন ব্রিটিশ-শাসিত পূর্ব্বআফ্রিকার টাঙ্গানাইকা টেরিটরির, উপাণা প্রোটেস্টরেট এবং
কেনিরা কলোনী—এই তিনটি দেশের বহু শহরে ও পঙ্গীতে
ব্যাপক অমণ করিরা এক বংসর চার মাস পরে ভারতে
প্রভ্যাবর্ত্তন করিরাছেন। মিশনের সহনেতা স্বামী পরমানদ্দলী
পাটনাস্থ প্রেস টাই অফ ইভিরার প্রতিনিধি কর্তৃক ক্রিভাসিত
হংরা পূথ্য-আফ্রকঃস্ব ভারতীরদের বর্ত্ত্যান পরিস্থিতি সম্বন্ধে
নিয়োক্তক্রপ বির্তি দিয়াছেন:

#### ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা

বছকাল যাবং পূর্ব্য-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের আধিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। রাজনৈতিক কারণে ক্রমেই সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। এইবার উগাণা ও অভাভ ছানের কার্পাস তুলার ফলন প্রচুর হওয়ার ভারতীয় তুলাকলের মালিকদের ব্যবসায় সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ধুবই আশাপ্রদ প্রতীত হইলেও স্থানীয় শাসকবর্গের সংরক্ষণ নীতির যথোচিত ব্যবস্থার অভাবে উক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় এবং অবধারিত বিপর্যায় ঘটে। ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে তুলার কলের মালিকের।ই সর্বাধিক সঙ্গতি-সম্পন্ন ; এবার এইভাবে তাঁহাদের সর্বনাশ সাবিত হইল। ঘটনা দৃত্তে অনুমান করা কঠিন নয় যে, ইউরোপীয় তুলাকলের মালিক-मिगरक श्वः मरहार्थाना हेहा आधिमक शर्यमाख । এই मकन ভুলাকলের পাশ্চান্ত্য মালিকগণ এত দিন ভারতীয়দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় অসমর্ব হইয়া প্রতিমূদ্ধী ভারতীয় वावनाशीमिशतक देख क्या इरेटच मन्पूर्गकार्य देखका করিবার গুপ্ত উপায় অনুসন্ধানে রত ছিল। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়কে পাশ্চান্ত্য ব্যবসায়ীদের দারা উদ্ধাবিত কঠোর প্রভি,ষাগিতায় যুগপৎ ইউরোপীয় ও আফ্রিকার

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অবতীর্ণ হওরা ব্যতীত উপারান্তর নাই। এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ বার্থ সংরক্ষণের দারে পাশ্চান্ত্য প্রভুরা আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে সর্বপ্রকার ক্ষত্রিম সমর্থন দারা আপন উদ্বেশ্যসাধনে উৎসাহিত করিতেছে।

#### পাদ্রীদের প্ররোচনা

এখন ইহা আর অপ্রকাশ্ত নয় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্তসাধনে তৎপর প্রীপ্তীয় পাদ্রীগণ শহরে ও সুদূর পদ্ধীর
সর্ব্বব্রই অন্তরাল হইতে আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগকে
এমন ভাবে উকানি দিয়া আসিতেছে যাহাতে তাহারা
প্রতিদ্বন্দী ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকারে বর্জন করে।
এই প্রকার চেষ্টায় ফল কোণাও কোণাও উপ্র আকার
নারণ করিতে দেখা গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আফ্রিকার
কৃতিপর নেতার যথাকালীন সহাম্পৃতিপূর্ণ চেষ্টায় এযাত্রা
ছর্বটনা বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। নিরপেক্ষ দর্শকের
পক্ষে ইহা বলিলে অত্যক্তি হইবে না যে, এই সব পাদ্রী
স্থারিক্লিত নির্দিষ্ট পদ্ধায় অন্তরাল হইতে জাতিগত বিষেষ
স্থাকী করিবার তালে আছেন। একথা প্রনিলে চলিবে
না যে, এই সব তথাক্থিত সম্লান্ত পাদ্রীর উপরই মানবকল্যাণ,
শান্তিস্থাপন ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিভারের পবিত্র দায়িত্ব ভণ্ড !

#### দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতিবিধেষের আগুন

ষধন দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতিবিবেষের দাবানল ছলিরা উটিয়া হতভাগ্য প্রবাসী ভারতীরদের সর্ব্বসন্ত করিতেছিল তথন পূর্ব-আফ্রিকারও ইহার অগ্নিলিথা পৌছিবার আশ্বাছিল। কিন্তু আসম্ম বিপদ হইতে পরিক্রাণলাভের সূব্দিতে সকল সম্প্রদারের নেতৃত্বন্দ একবোগে প্রশংসনীর চেষ্টা করেন। এই ভাবে তাঁহারা মৃতন ক্লেক্রেউহার বিষাক্ত প্রভাব বিত্তারের সভাবদার গতিরোধ করিতে প্রস্তুত্ব হন। কল্

মুন্দর হইল। পূর্ব-আফ্রিকা বাঁচিল। কিন্তু যাহাদের উদ্দেশ্ত হইতেছে ভারতীয়দের বিভাঞ্চিত করিয়া নিচ্চটকভাবে শিক্ষেদের স্থাতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া, তাহারা এইরূপ ভয়াবহ জাতিসংঘর্ষের হযোগকে স্ব-স্থ উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিবার ফিকিরে আছে। ইহা নি:সন্দেহে প্রথাণিত হইয়াছে যে, প্রভাব-শালী ইউরোপীয়দের মধ্যে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় রহিয়া-ছেন থাহাদের ধার্থ ও নীতি এরপ উক্তেখ্যনকভাবে অস্তরাল হইতে পরিচালিত করা হয়, যেন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্ধিশালী ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহের জনসংখ্যার অবিচ্ছিন্ন ভারতীয় অংশকে নি:শেষে চিরতরে বিতাড়িত করা যায়। তথার ভারতীয়দের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ भमनारखंद योगाजामरखं अधिकात नाहे। हाहेना ७ वा छेक মালভূমিতে শুধু পাশ্চাতা খেতকায় শাসক জাতিরই অধিকার আছে। এমন কি যাহাদের মাতৃভূমি তাহারাও ঐসব সাস্তাকর উর্দার অঞ্জ চইতে বিতান্থিত : তাহারা শুধু খেতাগ সেবার অধিকার গাইয়া প্রভূগণকে অতল সম্পদের অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য পরিশ্য করিতে পারে মাজ-- তাও সল্প বেতনে। ভারতীয়দের ধারী কমিলাভের স্থাবনা নাই: বাবসায়ের পার্মিট প্রতি বংসর নতন করিয়া লইতে হয়। অখেতাঞ ব্হিরাগতের পার্মিটে নিদারুণ কড়াক্ডি। খেতাল প্রভুরাই অংক্রিকার উর্দার ভূমির প্রক্লাত অধিকারী। আফ্রিকার সোনা, হীরা-ছহরং প্রভৃতি খনির মালিক।

#### সা**মাভিক অবস্থা**

ভারতীয়দের তুরবন্থার বুলে আভান্তরীণ কারণও আছে। হিন্দুদের সমাজ দেহের অভ্যন্তরে ধর্মাগত এবং সাংস্কৃতিক স্বাধবোধের অভাব ও উদাসীনতা পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অধিক গ্র পাশ্চান্ত্যের দাসমূলভ অন্ধ অফুকরণ ও বিদাস-বাসনের প্রবৃত্তি প্রবাসী ভারতীয়গণকে প্রবাদে অধীন ও অবনত করিয়া রাখিবার একটি কারণও বটে। তাঁহাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবময় चानर्ग्रक श्रवाम-बीवरन পরিষ্ণৃট করিয়া তুলিবার বিশেষ প্রয়েক্তন আছে। বছ শহরে মন্দির বা ধর্মায়ান নাই। জন-সাধারণ নিজেদের ধর্ম কি, সংস্কৃতি কি, নীতি কি জানিবার লুযোগ পাইতেছে মা। এইরূপ অবস্থার তাহারা বৈদেশিক শিক্ষা সভ্যতার প্রভাবে কেন প্রভাবান্বিত হইবে না ? খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রচারকগণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে খ-ব ধর্ম ও সমাজের অভতুতি করিয়া লইবার কন্য यरबर्ट न्वरंभवा ७ छैरमाट स्वयंदेवाह्म । এই क्वरत दिम्-গৰের কোমও কর্মপন্তা নাই বলিলে অপলাপ হইবে না। তাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিদেশে প্রচারের মহান কর্ত্তব্যকে বরাবরই উপেকা করিয়াছেন: কলে ছানীর ममर्थम दैशारमंत्र शक्षारण किन्नरंग पाकिरण गारत? अर्थ

ভাবে তাঁহারা কর্ত্তব্যস্ত হইরা পড়িরাছেন। ভারতীরদের সম্পর্কে অধিকাংশ আদিম অধিবাসীরই এইরূপ ধারণা। ইহার ফল মারাত্মক ও সুদ্রপ্রসারী হইবে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-আফ্রিকার মত ছানে। এখন অবস্থার চাপে আফ্রিকা-বাসীদের মধ্যে আতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব ? সময় অতীত-প্রায় নিকেদের অদূরদর্শিতার জন্ত আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীরের দাবিও উপেক্ষিত।

তাহাই যদি হয় তবে ভারতবাদীর প্রবাস-**জীবন নিশ্চরই** ছ:খকর ও ছবিষত হইয়া উঠিবে।

#### হিন্দু-মুসলমান ঐকা

ভারত বিভক্ত হওয়ার পরেই পূর্ব্য-আফ্রিকান্থ ভারতীর

মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে উহার বিশেষ প্রতিক্রিরা দেখা

দিয়াছে—আড্যন্তরীণ আলোড়ন দেখা দিয়াছে। ফলে,
কেন্দীর শাসনতন্ত্রে মুসলমানগণ তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বার্থ্

গংরকণ কল্পে পৃথক নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইরাছেন।

ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, তাঁহাদের বান্তব জীবনের সর্ব্বকেন্ত্রে বিশেষ সাম্প্রদায়িক মনোরতির প্রসার লাভ করিতেছে।

অবশ্য, পূর্ব্র আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে উহাকে
প্রশাসত করিবার প্রভৃত চেপ্তা হইয়াছে। মনে হয়, উহা আর
কার্য্যকরী হইবার নয়। স্বল্লসংখাক মুসলমান কর্মী ব্যক্তিগত
ভাবে ক্রতিপ্রস্ত হইয়াও ভারতের প্রতি পূর্ব্র আম্বর্গতা ও
প্রেম প্রতিষ্ঠায় আভ্রিক চেপ্তা করিতেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক
কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের কোনও প্রভাব বর্গাইতেছে না।

সম্প্রতি তথাকার মুসলমানদের শিক্ষা বিভারক**রে ত্রিটিশ** রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ মোলাসায় একটি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার জনেক দূর জ্ঞপ্রসর হইরাছেন। এখানে ভবিয়তে ইহার কল বিষময় হইবার সম্ভাবনা **জাছে।** ভারতীয়গণকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহারা পাশ্চান্তা রাজনৈতিকদের হতে ক্রীভনক না হইরা কি ভাবে ঐক্যবদ্ধরপে নৃতন পরিস্থিতির সন্মুখন হইবেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসকে পরিবর্ত্তিক করিয়া তাঁহাদের ওপনিবেশিক সভাকে সর্বতে।ভাবে রক্ষা করিতে পারেম।

#### ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার

সভ্য-প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন আজিকার উপরি-উক্ত তিনটি দেশে ভারতীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত বহু শহর ও প্রামে এক বংসর চারি মাস কাল ব্যাপক পরিভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন-কার্য্য দ্বারা অর্থমান অবস্থার প্রতিকারার্থ বংশাই চেটা করিয়াছেন। মিশনের সভ্যগণ কখনও সমবেত ভাবে, জাবার কখনও ছই-তিন দলে বিভক্ত হইরা, বহু শহর ও প্রামের দ্ল এবং অগাল প্রতিষ্ঠানে সহস্রাধিক বক্তৃতা করিয়াছেন। সাংস্থৃতিক, সামান্তিক, দার্শনিক, বশ্ববিষরক আন্তর্জাতিক, নৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গতীর আলোচনা সর্বাদ্ধ হইরাছে। ছানে ছানে প্রদর্শনী, উপদেশ, ধেলাবুলা, সমবের্ত প্রার্থনা, তলনাবলী, যোগনিকা দান, ছাত্রসম্মেলন, শিক্ষক সম্মেলন প্রভৃতির অভ্ঠান হইরাছে। সাপ্রদারিকতা, প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক, সামাজিক দলাদলি ও মতভেদের বিষেষ যাহাতে প্রসারলাভ করিতে না পারে সে বিষয়ে তাঁহারা নানা ভাবে চেপ্তা করিরাছেন। প্রবাসী ভারতীরদিগকে একই সাধারণ ক্ষেত্রে সমিলিত ও সভবেষ করিতে প্রয়াসী হইরা তাঁহারা বিভিন্ন শহরে ও পদ্মীতে মিলন-মন্দির পরিচালক কমিট স্থাপন, এবং নাইরোবী ও মোদাসা শহরে ছইটি ছারী কেন্দ্র গঠন করিরাছেন। প্রবাসী বাঙালী বালক-দের পঞ্জিবার জন্ত শাইরোবীতে একটি প্রাথমিক বিভা-

লয়ও ছাপিত হইরাছে। কার্লী ও কিটালে শহরে ছানীর জনগণের সাহাব্যে তাঁহারা হইট মন্দির নির্দ্ধাণ করিয়া-ছেন; উহাদের সঙ্গে গঠনর্লক কর্মণছতিও সংযোজিত হইরাছে। জাঞ্জিবার ও টাঙ্গা শহরে বালকদের চরিত্রগঠনোণ-যোগী বাল-মিলন মন্দির হইরাছে। মিশনের সভ্যরন্দ পূর্ব্ব-আফ্রিকার সর্ব্বত্তই সাদর অভ্যর্গনা পাইয়াছেন। সর্ব্বত্তই অভাবনীর উৎসাহের সঞ্চার দেখা গিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গমিশনকে প্রতি বৎসর আফ্রিকার আসিয়া প্রচার ও সংগঠন কার্য্য ছারা উর্দ্ধ ও উৎসাহিত করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্টের উৎসাহ ও সহায়ভূতি লাভ করিয়া সভ্যপ্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন পূর্ব্ব-আফ্রিকার গিয়াছিলেন। তাঁহা-দের সংস্কৃতি অভিযান অনেকাংশে সাক্ষল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

## (গারকা

## **জ্রীবসম্ভকুমার** চট্টোপাধ্যায়

একণে ভারতে ধর্মনিরপেক রাষ্ট্র ছাপিত হইরাছে, সকলের
নিক ধর্ম অন্থরণ করিবার পূর্ণ বাধীনতা থাকিবে, কোনও
সম্প্রদার নিক ধর্মমত অন্ত কোনও সম্প্রদারের উপর কোর
করিরা চাপাইতে পারিবে না। অনেকে মনে করেন,
হিন্দুরা যদি বলে যে ভারতে কেহু গোবধ করিতে পারিবে
না, ভাহা হইলে হিন্দুর ধর্মমত জীপ্তান, মুসলমান, পার্লি প্রভৃতি
ভিন্ন ধর্মবিলম্বীদের উপর চাপাইরা দেওরা হয়। ইহা অন্তার।
অবস্ত বে গরু হুধ দের বা লাক্ষল টানিতে পারে সেরুপ গরু
কাটলে দেলের আর্থিক ক্ষতি হুইবে। আইনের হারা সেরুপ
গরু কাটা নিষেধ করা হাইতে পারে। ভারতের বিধানপরিষদে সেরুপ ব্যবছা হুইতেছে। কিন্তু বুদ্ধ বা রুর গরুও
ক্ষেহ্ কাটতে পারিবে না হিন্দুরা কথনও এরুপ দাবি করিতে
পারে না।

আপাত দৃষ্টিতে এরপ উক্তি বৃক্তিবৃক্ত মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আছে। কারণ হিন্দুবর্মে কেবল পরু কাটিতে নিষেধ করা হর নাই, পরুকে দেবভার ভার পূজা করিতে বলা ইইরাছে, স্তরাং পরুকে রক্ষা করিবার জ্ঞারবারার চেষ্টা করিতে বলা হইরাছে। হিন্দুকে নিজ বর্ম পালন করিবার স্থাপে দিতে হইলে তাহাকে পোরকা করিতে দিতে হইলে। মনে করুল, একটি প্রভরণতকে হিন্দুরা দেবতা কলিরা পূজা করে। জ্ঞানর্থের লোক বৃতিপূজার বিখাস করে লা বলিরা তাহাকে সেই প্রভরণত ভাঙিতে দেওরা বাইতে পারে লা। কারণ ইহাতে হিন্দুর ব্রথিবাসে আবাত লাগিবে।

সেইরপ অভ ধর্মের লোক গরুকে পবিত্র মনে করে না বলিয়া তাহাকে গোবৰ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ হিন্দু গরুকে পবিত্র ও পুত্রনীয় মনে করে। এটান ও মুসলমান গোমাংস খাইতে ভালবাসে বলিয়াই তাহাকে নির্মিচায়ে গোমাংস থাইতে দিতে ভইবে এরূপ কোনও কথা নাই। গোমাংস খাওরা ষধন হিন্দুর বর্ষবিখাসে আখাত করে এবং সকলের ধর্মবিশাসকে আঘাত হইতে রক্ষা করা যথম ধর্ম-নিরপেক রাষ্ট্রের কর্ত ব্য তথন এটান বা মুসলমানকে কিছতেই হিন্দুৰৰ্মে আবাতকারী কার্ব করিতে দেওয়া বাইতে পারে না। এক দিকে হিন্দুর ধর্মে আঘাত করা, অপর দিকে অহিন্দুর রসনা-ভৃপ্তিতে ব্যাখাত জন্মানো, রাষ্ট্রকে এই ছয়ের মধ্যে একটা কার্য বাছিয়া লইভে হইবে। ধর্মনিরপেক রাষ্ট্রের এবং সভ্য রাষ্ট্রের কোন পছা বাছিরা লওয়া উচিত তাহা বলিতে হইবে কি ? ধর্ষবিশ্বাসকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি কোনও ব্যক্তির বা সম্প্রদারবিশেষের রসনা-ভৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, ভাহাতে রাষ্ট্রশক্তির ইতন্তত: করা উচিত নহে।

একেত্রে মুসলমান বম অপেকা হিন্দুবর্মের প্রতি পক্ষণাত প্রদর্শন করার কোনও প্রশ্নই উঠে না। আমাদের এটান ও মুসলমান জাভারা সাবারণভাবে বে গোমাংস, ভোকন করেন ভাহা তাহাদের বর্মগ্রেছে বিহিত কোনও বর্মান্তান নহে। এক বক্রিদের সমর গোববকে মুসলমান সম্প্রদারের বর্মান্তান বলা ঘাইতে পারে। কিন্তু বক্রিদের গোহত্যা বিষয়েও মুসলমান বর্মশালে কোনও বিবান নাই।

কোরান বা অন্য বর্মগ্রছে ইহা বলা হর নাই বে, গরু না কাটলে বক্রিদ সম্পন্ন হইতে পারে না। বক্রিদের সময় যে সকল প্রাণীকে হত্যা করিতে পারা যার বলা হইরাছে তাহার মধ্যে গরুর উল্লেখ নাই। ছাগ, মেঘ, ছথা এই সকল পশুর উল্লেখ আছে। যখন গরু ভিন্ন অন্ত প্রাণীকে বব করিয়া বক্রিদ সম্পন্ন করা যায় তখন মুসলমানদের তাহাই করা সমীচীন। বাবর, আক্বর, বাহাছর শাহ প্রভৃতি সম্রাটগণ গোবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুসলমান ধর্ম ক্র হইলে ভাহারা কথনও তাহা করিতেন না।

স্তরাং দেখা যাইতেছে যে, গোবধ নিষিদ্ধ না করিলে হিন্দুর ধর্মবিধানে আঘাত করা হয়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় এরণ কার্য করা ভারত রাষ্ট্রের নেতাদের কর্তব্য। মুসলমান গো-হত্যা করিলে তাহার প্রতি হিন্দুর প্রীতি হাসপ্রাপ্ত হইতে পারে। হিন্দু এরপ ভাবিবে, "গরুকে আমি পূলা করি, আমার মুসলমান ভ্রাতা যদি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত, তাহা হইলে যাহাতে আমার ধর্মবিখাসে আঘাত লাগে এরপ কার্য কর্যনই করিত না।" উদারহাদর মুসলমান খেছায় এরপ কার্য হইতে বিরত ধাকিবেন।

বৃদ্ধ বা রুগ গরু যে দেশের কোনও উপকারে আসে না তাহা নহে। স্থতরাং তাহাদিগকে কাটিতে দেওয়াও ক্ষতিক্ষনক। ইহাতে আর্থিক ক্ষতি হয় কেহ যদি এ কথা খীকার না-ও করেন ভাহা হইলেও পূর্বোক্ত ধর্মসংক্রান্ত কারণে গোবধ অন্যার ইহা ভাঁহাকে খীকার করিতেই হইবে।

ঈশরকে দেখা যার না। একত যাহাতে ঐশরিক শক্তির প্রকাশ দেখা যার হিন্দুরা তাহার পূকা করে। ঈশর যেরপ আমাদিগকে স্টি করেন এবং জলবারু, অর প্রভৃতির বারা আমাদের প্রাণরক্ষা করেন, পিতামাতাও সেইরপ আমাদিগকে লালনপালন করেন। একচ হিন্দুশারে পিতামাতাকে দেবতার নাার পূকা করিতে বলা হইরাছে। ৮ গাড়ী হুর্ম দিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করে, বলদ লাকল টানিরা অর উৎপাদনে সহারতা করে একনা গোজাতির সেবা করা উচিত—ইহাই হিন্দুশারের বিবান। গাড়ী ও বৃষ অকর্মণা হইলেও তাহাদিগকে পালন করা উচিত।

গোবৰ বন্ধ হইলে ছব, বি সভা হইবে, তাহা হিন্দু গৃহছের
যেরপ কল্যাণক্ষনক, মুসলমান গৃহছেরও সেইরপ। বলদ
খলভ হইলে যে কেবল হিন্দু-চাষীরই খ্রবিধা হইবে তাহা
নহে, মুসলমান-চাষীরও ইহা সমান খ্রিধাক্ষনক। খ্রুরাং
গোরকা হইলে সমগ্র দেশবাসীরই কল্যাণ হইবে।

ইহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে মে!ক্লাভ উভন্নই হিন্দু-বর্মের উদ্বেগ্ন। বিশ্ববর্মের বিধানগুলি এই দ্বিবিধ কল্যাপ-সাধন করে। গোরকার বিধানও এইরূপ। ইহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, পুণ্যসক্ষও হয়।

অধিক অন্ন উংপদ্ন করিবার চেষ্টার গবর্গমেণ্ট এক্ষণে তংপর। বলদের সংখ্যা অধিক হইলে এবং সেজত মূল্য মূলত হইলে চামী বেশী জমি ভাল করিয়া চাম করিতে পারিবে, মৃতরাং বেশী জম উংপাদন করিতে পারিবে। গোরকার সহিত অধিক অন্ন উংপাদনের এই সুস্পষ্ট সম্বন্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্বন্দ কেন দেখিতেছেন না ?

- \* "মাত্দেবো ভব পিত্দেবো ভব" তৈতিরীয় উপনিষদ।
- † যতে। অস্থাদয় নিঃশ্রেয়স সিদিঃ স ধর্ম:। (কণাদ-বৈশেষিক দুর্শন)



# তিৰতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন, ত্রিপিটকাচার্য্য

[ ফালিম্পং ইন্ষ্টিটিউট অব্ কালচারে রাষ্ট্রভাষায় প্রদন্ত বক্ততা। ইন্ষ্টিটিটেটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দাশরণি রায় কর্তৃক অস্থালিখিত এবং বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।]

তিক্ষতের প্রাচীন ইতিহাস জালোচনা করিলে দেখা যার বে উহা করেকট বও কুল্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তথাকার অধিবাসীরা ছিল সর্ব্ধপ্রকার সভ্যতাবন্ধিত: না ছিল তাহাদের নিৰ্ব্ব লিপি-না ছিল কোনও বিশিষ্ট সংকৃতি। সভাতা ও সংস্কৃতিবিহীন এই স্কৃতির মধ্যে, ত্রহ্মপুত্রের নিমুভাগে একটি **क्**ख बार्ड मामाण अक मर्कारबंद गृहङ क्यांग्रंड कितान महक-চাম-গাবো (Srong chan gambo)—চেঙ্গিজ बाँचित्र मण्डे তাঁছার মনে দেশবিধ্যের বাগনা উদিত হইল। তিনি पिथितन जिल्लजीरात मर्या भाषाता यायावत ध्येपेत लाक তাহারই অধিকতর বলশালী এবং কণ্ঠপহিষ্ণ। এই যাযাবর-শ্রেণীর মধ্য ছইতে তিনি সৈত্ত সংগ্রহ করিয়া বিরাট এক পেনা-দল সংগঠন করিলেন। অশিক্ষিত অ-সভা কিঞ্চ প্রতিভাবান এই সেনানাম্বক তাঁতার সংগঠিত সেনাদলের সাহাব্যে অচিরেই भमध दिभानश अक्न कश्च कतिश लग्दलन । উত্তরে পূর্ব-মধ্য-अभिन्ना, मिक्का भाकिनिश क्या ও त्मशाल, शन्तिम शिलशिष्ठे এবং পুর্বে চীনদেশীর প্রাচীর-এই সীমারেধার মধ্যবর্তী বিশাল ভূথও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত হইল। তিনি নেপাল এবং চীনের রাজকভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

তখন তিব্বতে শুধু কথ্য ভাষাই প্রচলিত ছিল, তাহার নিৰুত্ব বৰ্ণমালা বা লিপি ছিল না। প্ৰকাও রাজ্যের সুবাবস্থা ও প্রশাসনের কণ্ঠ সরক-চান-গাখো লিখিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা বোৰ করিলেন তিনি ধন্মী সামু ভোটে (Thanmi sam bhote) আবাার অভিহিত এক ব্যক্তিকে ভারতবর্বে--সম্ভবত: কাশ্বীরে, প্রেরণ করিলেন। ধনমী সাম ভোটের প্রকৃত নাম অক্তাত। তিকাতী ভাষায় ধনমী সাম ভোটের অর্থ ধন গ্রামের মহান তিব্বতী। প্রমী সাম ভোটে ভারতে আসিয়া ভারতীয় লিপি-মালা ব্যারন ও আয়ত্ত করিলেন এবং তিথাতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া ভারতীয় লিপির খাঁচে তিব্বতী বর্ণমালা স্ষ্টি করিলেন। ছই রীতির অক্ষর ভিব্বতে প্রচলিত হুইল-একট माजाविद्योन ও जनति माजायुकः। माजाविद्योन जकत्रश्रीन ( সম্ভবত: তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন্ত ) পত্রাদি লিখন-कार्री रावश्र वर बर भाजायुक मिशि शृक्षकां मिश्रनकार्री ব্যবহার করা হয়। মাত্রাযুক্ত অক্ষরগুলি ষঠ পতাব্দীতে উদ্ভৱ ভারতের প্রচলিত লিপির সহিত সর্ব্যঞ্জারে সাদৃষ্ঠৰুক্ত। जिला निभि ध्यानबार जावजीव वर्गमानाव भव कवार वर्ग লওরা হইয়াছে, ফিঙ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্ণের চতুর্থ বর্ণ যথা খ, খ, ঢ, ধ এবং ভ এইগুলি বন্ধিত হইরাছে, কারণ তিন্ধতী ভাষার উচ্চারণে এই ধ্বনিগুলির প্রয়োজন হয় না।

এভাবে লিপির স্ষ্ট হইলে পর থনমী নিক ভাষার কর ছইট ব্যাক্রণ প্রথম করিলেন—একটির নাম অম-চূপা (Soom choops) এবং অপরটির নাম তাগ-চূপা (Tag choops)।

তিব্বতীরা এবার নিক্ষেদের সাহিত্যকে সমূদ্ধ করিডে প্রযত্নীল হইল। ধন্মী ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রবিতে পারিলেন যে, মাতৃভাষাকে সমুদ্ধ করিতে হইলে ভারতের সাহায়্য চাই। তথন আমন্ত্রণ করা হইল ভারতীয় পণ্ডিতগণকে, कांद्यात्रा व बास्तान প्रकाशिन कतितन ना । इप्रेक कर्डेनाश তুৰ্গম দীৰ্ঘপথ---হউক তুষাৱমণ্ডিত ভিব্বত--জ্ঞানবৰ্তিকা লইয়া কয়েককন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন —ইহা **ব্রীপ্রিয় ৭ম শতাকীর কথা**, এই সময় হইতে তিক্তী ভাষায় ভারতের সংশ্বত গ্রন্থসমূহের অমুবাদকার্য্য আরপ্ত হটল। ৮ম ও ১ম শতাখীতে অহুবাদকার্য্য পরিমাণে সর্বাপেক্ষা অধিক তইয়াছে এবং ছাদশ শতাকী পর্যান্ত ইতা চলিয়াছিল। ভারতীয় পণ্ডিত ও তিব্বতীদের সমবেত চেপ্তায় যে ব্যাপক অমুবাদকার্য্য নিপদ্ম হইয়াছিল তাহা আন্তিও কগতের বিশ্বর হইয়া আছে। তাन्सूत (Tanjur) अवर कन्सूत (Kanjur) नामक (ध ছুইটি অনুদিত গ্রন্থের সঙ্কলন আত্তও তিব্বতে বিশ্বমান তাহাদের আয়তনের বিশালতা খৈপায়নব্যাসক্রত মহাভারতের দশটির সমান। তানজুর ২৩৫ ( ছুইশত প্রুদ্রেশ ) ভাগে এবং কনজুর ১০৩ ( একশত ভিন ) ভাগে বিভক্ত এবং ইহাদের প্রভ্যেক ভাগ ৪০০-৫০০ শত পৃঠায় সম্পূর্ণ। এই সকল গ্রন্থে এমন সব ভারতীয় ভায় এবং দর্শনশাল্রের অমুবাদ রহিয়াছে বাহার কোনও চিহ্নই আৰু ভারতবর্ষে নাই। অহুবাদ অতি নিধুঁত এবং পাছে কোৰাও ভুল ৰাকে এই জন্ত প্ৰত্যেক গ্ৰন্থ পর পর তিন বার করিয়া অনুদিত হইয়াছে।

এই সকল এছ সবদ্ধে গোম্পার (Gompa) বা মঠে স্বক্ষিত অবস্থার আছে এবং লামা বা তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্যাসীরা এগুলি পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিরা থাকেন।

ধর্ম্মের বিষয়ে ভারতবর্ষ দারা তিন্দত সম্পূর্ণ প্রভাবিত—
কারণ তিন্দতীদের ধর্ম বৌদ ধর্ম। অধিকাংশ ভিন্দতী
বালিকার নাম ভোলমা ( Dolma ) ( অর্থাং ভারতবর্মের ভারা,

দেবী) এবং য্যান্ত চান্মা (Yang-Chan-Ma) ( অর্থাং ভারতবর্ষের সরস্বতী)।

তিকাতের শিল্পকলাও ভারতীয় আদর্শ দারা প্রভাবিত হইরাছিল। তিকাতের চিত্রকলার এবং ভারবের্য ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মৃত্তিগুলির নাক-মুখ-চোধের গঠন সম্পূর্ণ ভারতীয়। পরবর্তী মুগে অবগ্য তিকাতীয় দাপ পড়িয়াছে, ভাহা সত্তেও মৃত্তিসমূহের পরিহিত বসনভূষণাদি কিছ ভারতীয় পদ্ভিত্তেই অন্ধিত বা বোদিত হইরা আসিতেছে।

মিলাবেপা তিকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল তিকাতীই তাঁহার কবিতাগুলি আর্ত্তি বা গান করিয়া থাকেন। ইঁহার যিনি গুরু ভাহার নাম মার্পা এবং মার্পার গুরু ভারতবর্ষীয় mystic বা মরমী কবি নারোপা।

ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের প্রতি তিব্বতী গ্রীপুরুষ কি
গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।
লাদাকের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্ত পরিভ্রমণ কালে একদিন প্রাথনারতা
এক রদা তিব্বতী রমনীকে জিজাসা করিলাম "পরজ্বে কোধার
ক্রনিবার অভিলাধ কর ?" জীবনসায়াহে উপনীতা, শান্তসমাহিতচিও রদ্ধা শ্রদ্ধাবিকশিত আননে তৎক্রণাং উত্তর করিল
"পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে—ভগবান বুদ্ধের পদরেণুপ্ত বুদ্ধ-গরায়।"

তিব্বতী সংস্কৃতির উৎস তারত। তিব্বত যাক্রা করিরাছে প্রকৃত শিকার্থীর মনোভাব লইরা—ভারত লান করিরাছে উদার অকুঠ চিতে। লাতা ভারতের বৈশিষ্ট্য এই বে, তিব্বতকে ক্রীর সংস্কৃতি দারা প্রভাবিত করিলেও সে তাহার কাতীর সভাকে বিনষ্ট করে নাই। তিব্বতও ভারতের সে দান গ্রহণ করিরাছে আপন কাতীর বৈশিষ্ট্যকে ব্যার রাধিয়া।

তিব্বত ও ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অতিশর খনিষ্ঠ।
যতদিন তিব্বত তিব্বত পাকিবে এবং ভারত ভারত থাকিবে
ততদিন এই সম্পর্ক ছিন্ন হইতে পারে না, এবং তিব্বত
আসলে কোন্ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাহা যথন আমরা
যথার্থকাপে উপলব্ধি করিতে পারিব তথন এই সম্পর্ক দৃচ্তর
হইবে।

এবানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতীয় প্রকাতজ্ঞের বিধান ১৪টি বিভিন্ন ভাষার অফুদিত হইমাছে বা হইতেছে। তিন্দতী ভাষায়ও ইহার অঞ্বাদ হইবে কারণ লাদাক প্রভৃতি অঞ্চলের বহু বাস্তির মাতৃভাষা তিন্দতী। রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক শন্দসমূহের পরিভাষা ইংরেশীর পরিবর্তে আমাদের নিশ্ব সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত হইতেছে। তিন্দতীরাও এই সকল শন্দ অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবে।



# বিজয়লক্ষী পণ্ডিতের

গত আগষ্ট আন্দোলনের সময় কারাজীবনের রোজ-নামচা এই 'রুদ্ধকারার দিনগুলি'। পোশাকী আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ম্বর রচনা — প্রতিদিনের মনের কথা গুধুনিজের জক্ত লেখা। ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদান্ত ছন্দে বাঁধা যার, সাংসারিক জীবনযাত্রার ধারা কি করে জাতীয় অভিযানের উত্তাল তরঙ্গে মিশে পাকে— তারই অপরূপ আলেখা। পণ্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন আলোকচিত্রে সঞ্জিত। দাম ৩

ক্লমণ হাতিসিংএর অভিনব রচন

'ছায়া মিছিল' জেলজীবনের অভিনব চিত্রশালা। 'অপরাধী' বলে যাদের সার্কা মেরে আজীবন জেলবাসের অভিশাপ দেওরা হয় তাদের ঘূণিত অবজ্ঞাত জীবনের পিছনে যে সামাজিক অস্তারের ইতিহাস পুঞ্জীভৃত হয়ে আছে তাকে ছত্ৰেছত্ৰে ব্যক্ত করেছেন কৃষ্ণ হাতিসিং। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে, প্রথম আনন্দোচ্ছাদের অস্তে, জেলনীতির ছুরপনের কলকের প্রতি এই বই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দাম ৩।•

"এই বই জাগ্ৰত

# এই বই জাগ্ৰত এক জাতির গীতা···'

ব্র ওহরলাল নে হ ক

ভারতবর্ষের আস্থাকে দীর্ঘকাল ধরে একাগ্রচিত্তে मकान करत्रहरून जलश्जलाल। 'छात्रल मकारन' मिर्टे তীর্থযাত্রার আগন্ত ইতিহাস। ধৃসর অতীত খেকে রুক্তিম বর্তমান পর্যস্ত সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস পূর্ণ-পটে প্রসারিত। গুধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা নন জওহরলান, তিনি ইতিহাসের নির্মাতা। তাই ভারত-বর্ষের আস্থার সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তার নিজের আস্বার সন্ধান—একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্বের উদ্যাটন। আত্মদক্ষানের এমন গভীর নিদর্শন তার অন্ত কোনো বইএ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অতীত বা বভমানের ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিশ্বমান ভারতবর্ধ যে মহন্তর, বিপুলতর, তারই মর্মকখা এই বইএর প্রতি পৃষ্ঠার স্পষ্ট হয়ে আছে। माम जा.

# রুষ্ণা হাতিসিংএর

জওহরলাল ও বিজয়লন্দীর ভগ্নী কুকা হাতিসিং-এর আত্মজীবনী। বইখানা পড়ে পণ্ডিতজী বলেছেন: "বইটি সথক্ষে সন্তপ্ত হবার অধিকার তোমার আছে. গর্ববোধ করাও অস্তায় নর। আমার ধুব ভালো লেগেছে। ভারি স্থপাঠা, মনকে একেবারে নিবিষ্ট করে রাথে। --- কোখাও কোথাও তোমার শেখা এত জীবস্ত হয়ে উঠেছে বে সমগ্র অতীত আমার সামনে এসে পাড়িয়েছে, মনের মধ্যে ছবির পর ছবি ভেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে-পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে পেন্নে ৰসেছে।" দশটি নেহরু ও হাতিসিং পরিবারের আলোকচিত্র। দাম ८、

বী**ণা দাসের** সংগ্রামকাহিনী Dur ang

১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি, বিখনিভালরের উপাধিসভার বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের উপর বীণা দাসের গুলিচালনার কাহিনী স্থবিদিত। কিন্ত সেই ব্যাপারেই এই গরিচর জ্বলে উঠে নিভে যায়নি. দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার শিখা আজও অনির্বাণ। বীণা দাসের অকলম্ভ দেশপ্রেমে কথনো কোনো খাদ মেশেনি — নিৰ্ভীক সত্যভাষণে তাই ভার এই সংগ্রামকাহিনী উজ্জল। এই কাহিনী শুধু একটি মনের গোপন ইতিহাস নয়, সেদিনের সমস্ত ঘরছাড়া তরুণের হৃদয়ের আলেখা। তাদেরই আদর্ণের আলোকে, আশাভঙ্গের ছান্নাপাতে, এই বই বিচিত্ৰ হয়ে

উঠেছে। महित्र। श्रम अ

निशसिं एक्त्रं केरे

>•/२ धननिव जांछ, वंशिकाछ। २०



সংবাদপত্ত্রে সেকালের কথা (বিতীর খণ্ড)— এব্রেন্স-নাধ বন্দ্যোপাধ্যার সঙ্গলিত ও সম্পাদিত। বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষং, কলিকাতা—৬ (১৩৫৬)। (১৮০ +৮১৪ পৃষ্ঠা)। মূল্য সাড়ে বার টাকা।

এই ফপরিচিত গ্রন্থগনির বিস্তৃত পরিচর ও আলোচনা নিপ্রায়োজন। উনবিংশ শতাকার বাঙালীর জীবনবাত্রা সহক্ষে সমসাময়িক সংবাদপত্তে যে সম্পর তথা পাওরা যায়, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্তই ত্রজেক্রবার এই গ্রন্থের পরিক্রনা করেন। প্রথম থপ্তে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্যান্ত এবং বিতীয় থকে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ প্রান্ত এবং বিতীয় থকে ১৮৩০ হ

'প্রকানী' পজিকার গত কার্ত্তিক সংখ্যার এই প্রন্থের প্রপন গণ্ডের পরিবর্ধিত ও পরিবৃদ্ধিত তৃতীর সংস্করণের সমালোচনা প্রসক্তে এই উৎকৃষ্ট প্রশ্বধানির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে বাহা বলিরাছি, আলোচা দ্বিতীর গণ্ড সম্বন্ধেও তাহা সর্ব্ধেতোভাবে প্রযোজ্য। ব্রেজন্থবাবু বহু আরাস সহকারে যে সম্বন্ধ বিবিধ তথ্য আহরণ করিয়াছেন, উনবিংশ শতালীর বাংলার ও বাঙালীর ইংহাস-লেখকের পক্ষে তাহা অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ এই প্রস্থানির ইণিহাস-লেখকের পক্ষে তাহা অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ এই প্রস্থানির কাণ্ডিতে পড়িতে শত বর্ধ পূর্ব্বেকার বাঙালী-সমাজের যে চিজ্ঞ আমাদের চোথের সমূপ্তে ভাসিরা ওঠে, অপর কোন গ্রন্থের সাহাবে।ই আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি না।

প্রথম থণ্ডের স্থার দিতীর থণ্ডেও সংবাদপত্র হইতে উদ্ধত অংশগুলি বণাক্ষে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও বিবিধ এই কয়ট প্রধান ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের শেষে "সম্পাদকীয়" শীর্ষক অধ্যায়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই প্রয়ে যে সমৃদ্য় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখও বর্ত্তমান সমালোচনার অসম্ভব। তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছুই একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশুক মনে করি। ৫১৯ পৃষ্টার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা হইতে একথানি পত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যার যে, ১৮৩১ সনের প্রারম্ভে "কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচবর সাকিনে একজন পোদের ভবনে বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পাঠকতে বর্মিয়া অন্তবাপ্রনাদি ভোক্তন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাশ-বেড়িয়া ও হালিশহর নিবাসী প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের গাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন।" ঐ স্থানে "ফিরিলীতে বাইবেল পৃত্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং আহ্বান্ধ পণিওত শীতা পাঠ করিয়াছে।" পত্রপ্রেরক "আশ্চর্য্য হইয়া" এই সংবাদটি 'নিবেদন করিয়াছেন'। আনরাও এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করি যে, শতাধিক বৎসর পূর্বেক্ট এই ক্রপ অম্পুশ্রতা বর্জ্জন ও সর্ব্বধর্শের মধ্যে প্রীতি-সন্মেলনের চেষ্টার স্থ্রপাত হইয়াছিল।

অপর দিকে হিন্দু কলেজে পালাতা শিক্ষার ফলে এ দেশের ব্যবদদের মনে প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কারের বিক্তম্বে প্রতিক্রিয়া কত দূর চরমে উঠিরাছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পূর্ব্বোক্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার ১৮৩১ সনের ১৪ই মে তারিধে প্রকাশিত একথানি পত্রে (২৩৭ পূ.) লিবিত হইয়াছে যে, কলিকাতার একজন গৃহত্ব পুত্রকে সজে লইয়া কালীঘাটের মন্দিরে বনি। সকলেই সাষ্টাকে দেবীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্র "উক্ত গৃহত্বের স্থসন্তানটি প্রণাম করিলেন না। ব্রহ্মাদি দেবতার ছাত্রারাখ্যা বিনি তাহাকে ঐ ব্যালীক বালক কেবল বাব্যের ঘারা সন্মান রাখিল বথা গুড মার্নিং মাড্রম্।" তৎকালে প্রকাশ্য দিবালোকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা জোর করিয়া গৃহত্ব-সন্তানকে ধরিয়া লইয়া গিয়া খ্রীষ্ট-

ধর্মে দীক্ষিত করাইত, তাহারও বিবরণ একখানি পত্তে পাওরা বার (২০৯ পৃঃ)। এইরূপ দেকালের বহু জ্ঞাতবা হপা এই প্রস্তে আছে। বাহুলাভ্রে উরেপ করিলাম না। উপসংহারে বস্তবা যে, সংবাদপত্র হুইতে উন্ধৃত আগভি বাংলা ভাষার ইতিহাসের দিক হুইতেও পূবই মূল্যবান্। কোটি উইলিয়ম কলেলের পত্তিহুদের ভাষা হুইতে কিরুপে চল্তি ভাষার উদ্ভব হুইল. এই গ্রম্থ পড়িলে দে বিবরে আনেক জ্ঞান জন্মে। মোটের উপরব্যালালীর জাতীর জীবন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের উপকর্ষ হিসাবে আলোচ্য গ্রম্থানির মূল্য পুবই বেনী। গ্রীপুক্ত ব্রক্তেক্রাবু এই গ্রম্থালা সমলন করিয়া সমগ্র বাঙালী ভাতিকে কুহক্ততাপাশে আবন্ধ করিয়াছেন। আমরা এই গ্রম্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

#### গ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গান্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী—- এরতনমণি চটোপাধ্যার সম্পাদিত। 'হরিজন' পত্রিকা কার্যালর, ২৭০ হরি ঘোষ ব্লীট, কলিকাতা। ৩১৬ পূর্চা। মুল্য ৪১ টাকা মাত্র।

প্রায় ৩০ বংসর কাল গান্ধীন্তীর আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিবার চেট্টা করিরা, তাঁর ভাবের আলোকে জীবনের পথে চলিরা, বাংলা 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যার মহাশর জনেক বিবরে তং-ভাবভাবিত হইতে পারিয়াছেন। ইংরেজী Delhi Diary নামে পরিচিত পুস্তকের বর্ত্তমান অনুবাদের মধ্যে তার অনেক পরিচর পাই। গান্ধীনীর জীবনের শ্বের ২ মাস ১০ দিনের প্রার্থনান্তিক ভাবণগুলির মধ্যে এমন একটা আবেগ ও মর্দ্রবেদনা ফুটিরা উঠিরাছিল যে সর্প্রকালের ইতিহাসেও সাহিত্যে তাহা অমর হইয়া গাকিবে।

মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন অট্ট ও অকুর থাকিবে—এই আদর্শের সাধনার গান্ধীভার জীবনের গায় ৫০ বংসর কাটাইরাছিলেন। ভারতের বাধীনতা-আলোলন তার সোপান মাত্র। সেই বাধীনতা লাভ করিরা আমরা জগন্ত মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইরা পড়িলাম—এই দৃষ্ঠ দেখিরা গান্ধীনী মরণান্তিক যরণা পাইরাছিলেন। অনুবাদের সংযত ভাষার সেই বেদনার প্রকাশ অনেকের মনকে বাধিত করিবে। এই কৌশল সাধনালন। ভক্কন্ত অনুবাদক বাঙালী পাঠকের কুত্ত্তভোভালন ইইরাছেন।

১৯৪৬ সালের আগষ্ট ও অস্টোবর মাসে কলিকাতা, নোরাধালি, বিহারে যে তাওৰ আরম্ভ হয় তার প্রতাক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও

## ছোট ক্রিমিরোব্যের অব্যর্থ ঔষধ "ভেরোনা হেলমিন্থিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৩০ জন শিশু নানা জাতীর ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ কৃত্ত ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-স্বান্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বছদিনের অস্ক্রিধা দূর করিয়াছে।

ষ্ক্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—১५০ আনা।

ওরিদের জীল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
৮া২, বিজ্ঞা বোদ রোড, বনিবাতা—২ং

গাণীলী মানব-প্রকৃতির উপর শ্রন্ধা হারান নাই। কিন্ত ১৯৪৭ সালের আগাই-নভেম্বর মাসের মধ্যে পঞ্জাবে মানব-প্রকৃতির বে অবনতি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত বিখাসের ভিডিগুল কালিঃ। উঠিরাছিল বলিয়া মনে ইয়। বাঙালী পাঠক এই পুত্তকধানি পাঠ করিলে তাহার সমাক্ পরিচর পাইবেন।

বর্ত্তমান ভারতে যথন গণ-রাজের জাগরণ উবেলিত হইরা উঠিতেছে, তথন এইরূপ অমুবাদ-সাহিত্যের প্রয়োজন যে বাড়িরাছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্র— প্রান্ত্রনর বন্দ্যো-পাখ্যার, এম-এ। দি বুক এক্তেল্ল, ২১৭নং কর্পপ্রালিস ব্লীট, কলিকাতা। ১৪৮ পুঠা, মূল:—২১ টাকা মাত্র।

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাদের ২৬শে তারিখে বাধীন ও সার্কভৌম ভারতের গণতাস্ত্রিক শাদন-বাবস্থার একটা চূড়ান্ত রূপ দেওরা হর এবং প্রার স্কুই মাদ পরে ১৯৫০ সালের ২৬শে জামুরারি তারিখে আমুঠানিকভাবে দেই গণতন্ত্রের ঘোষণা করা হর।

ু বে গণ-পরিংদ ২ বংসর ১১ মাস ১৭ দিন ধরিরা নানা তর্কবিতর্ক শেষ করিরা শাসনতন্ত্র রচনার কান্ধ সম্পন্ন করিরাছে তাহাতে আছে মোট ৩৯-টে অফুল্ডেদ ও ৮টি তপশীল। প্রসক্ষমে ইহাও জানিরা রাখা ভাল বে অফুরুপ শাসনতন্ত্রের আলোচনা শেষ করিতে মার্কিন বুক্তরাষ্ট্রের লারিরাছিল ৪ মাস, কানাডার ২ বংসর ৫ মাস, অষ্ট্রেলিরার ৯ বংসর, দক্ষিণ আফ্রিকার ১ বংসর।

ভারতরাষ্ট্রের এই নৃতন শাসনভয়ের বাংলা অমুবাদ হুই মাদের মধ্যে শেব করিয়া অধাপক বন্দ্যোপাধায় মহাশর বিশেষ তৎপরতার পরিচর দিয়াছেন। ইংরেজী ভাষার ইহার যুল লিপিবছ হয়। ১০০ বংসরের বিজাতীয় শিক্ষার দোবে আমরা আমাদের পুরাতন রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বাজ্ঞ এক প্রকার অজ্ঞ ছিলাম। স্ত্তরাং এইরূপ অসুবাদের ভাষার আড়েষ্টতা মাঝে মাঝে দেখা দিবে, তাহাতে আকর্বা হইবার কিছু নাই। আনেক সমর ইংরেজী শক্ষই রাখিতে হইরাছে— বেমন 'খনি বিলা,' 'ইউনিয়ন লিষ্ট' 'ষ্টেট লিষ্ট' 'কন্কারেন্ট লিষ্ট' এবং এখনও কোন কোন হলে সর্ব্ব্যাহ্ম নাম বীকৃত হয় নাই—বেমন এই বইরে আছে 'লোক-সভা' শক্ষ; সংবাদপত্রে নেখি 'রাষ্ট্র-সংসদ'—কেন্দ্রীর ব্যবস্থাপক সভা।

বাণীন রাষ্ট্রের নাগরি কবর্গের সমূধে নানা সমস্তা দেখা দেখা দের। আমা-দের দেশে রাষ্ট্রভাবা সমস্তা অক্ততম প্রধান সমস্তা। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করিতে শিথিরাছি প্রায় ১২৫ বংসর ; হঠাং হিন্দী বা অপ্ত ১৩টি ভাষার—আসামী, বাংলা, গুজরাতী, কানাড়ী, কাগ্মিরী, মালরালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, ভামিল, ভেলেগু, উর্দ্দু প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ই কালকর্ম চালাইতে হোচ্ট খাইব, ইহা অবাভাবিক নর। এক পুরুবের—২৫ বংসরের—মধ্যে এই দোব সংশোধিত হইবার সভাবনা।

শ্রীস্থরেশচন্দ্র দেব

কুমারী আর ভারারের দিনপঞ্জী— উপস্থান। অনু-বাদক – শ্রীরাক্ত্মার ম্থোপাধার। প্রকাশক—এম, এম, রার চৌধুরী। ৭২, হারিসন রোড, কলিকাডা। দাম—সাড়ে ভিন টাকা।

এই উপস্থাসের মূল লেখিকা তক্ত দন্ত। বিদগ্ধ সমাজে জাঁহার পরিচর নূতন করিয়া দেওরার প্ররোজন জনেকেই হর তো বীকার করিবেন না, কিন্তু সর্কাধ্বংসী কালের আাকাশে প্রাতন লেখা ক্রমশঃ জন্পাই হইরা জাসে বলিরাই মাঝে মাঝে তাহাতে নূতন কালি বুলাইতে



হর। আধুনিক বুগের আকাশে বাঙালী মেরে তর বভের নামটিও তেমনি অস্পটপ্রায় প্রাতন লেখা---বাংলা-সাহিত্যের আসরে বাঁহাকে নুতন করিয়া পরিচিত করার আবিশুক্তা উপলব্ধ ইইভেছে। ইংরেজী ও করাসী ভাবার মাধ্যমে অধুর পাশ্চান্তো তাঁংার সাহিত্যসাধনা ক্ষ হয়। কতকগুলি খণ্ড কৰিতার ও একখানি উপস্থাসে তাঁর প্রতিভার বাকর ভাকলামান। মাত্র আঠার বংগর বরদে বে অনামান্ত প্রতিভার পরিচয় তাঁর রচনায় তিনি রাখিরা গিরাছেন—তাহা সভাই বিশার-কর। প্রায় এক শতাব্দী আপেকার কথা—তথনও বঙ্গদর্শনের পুত্রপাত হর নাই, বন্ধিমচন্দ্রের তিন চারিখানি উপস্থাস মাত্র বাহির হইরাছে---সেই বুলে বিদেশী ভাষার তরু দত্ত এই অপরুপ উপভাগধানি রচনা करबन। वारता माहिरडा मून कवामी खावा इहेरड चुव कम अन्याप হইরাছে বলিয়াই এই উপক্তাসধানি এতদিন বিশ্বতির গর্ভে পড়িরা ছিল। অমুবাদক ইহাকে ভাষাগুরিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের শীবুদ্ধি করিয়া-ছেন। মূল ফরাসী ভাষার সঙ্গে গাঁহারা পরিচিত নহেন—উপস্তাসধানির অন্তৰ্নিহিত রস উপলব্ধি করিয়া তাঁছারাও শ্রন্ধাধিত চিত্তে শীকার করিবেন বহু যুগদ্ঞিত সংস্কৃতি-স**ম্পদের অধিকারী না হইলে এমন** সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কুমারী আৰু ভ্যারের চরিত্রে নম্র মধুর সংবেদনশীল বাঙালী মনেরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া বার। প্রতিভাষরী লেখিকা জাতিধর্মের গণ্ডীর বাহিরে দৰ্বাকালের কুমারী-অন্তরের মাধুর্বাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ভূমিকার ডাঃ কালিদান নাগ সভাই বলিরাছেন—"তরু দত্তের উপাঞ্জ মধ্যান আমরা এখনও দিতে পারি নি।" বাধীন ভারতে এই ক্রাট সংশোধিত হওরা প্রায়োজন।

তিন তারা— এরমাপদ চৌধুরী! পুর্বাচল প্রকাশক। ৬, কলেজরো, কলিকাতা। মূল্য-এক টাকা। ভূমিকার লেখক জানাইরাছেন, ''ভিন তার' ঠিক গল বা উপভান নর। কি, তা ঠিক বোঝাতে হলে অনেকথানি জারগা জুড়ে প্রবন্ধ কাঁদতে হবে।' নৃত্ন শব্দ স্কট করা নির্থক বোবে সে দারিঘভার ভিনি সমা-লোচকের হাতে ছাড়িরা দিয়াছেন।

এই কুত্ৰ বইখানি সবছে পড়িয়াও আময়া কিন্তু লেখকেয় সলে এক-ষত হইতে পারিলাম না। আসলে এটি গর উপস্থাসের উপাদানেই তৈরারী। পূর্ণাঙ্গ গল বা উপজ্ঞান হইবার পথে বেটুকু বাধা স্ঠাই হইরাছে --ভাহা লেখকের ইচ্ছাকৃত ৰখবা অক্ষযভালনিত ক্রটিভে ঘটরা**ছে বলা** অবশ্র কঠিন। ছাড়া ছাড়া ঘটনাঞ্চলিকে সুসংবদ্ধ করার কৌশল লেখনের হয়ত অজানা নহে, অথচ মনে হয়, নৃত্য সৃষ্টির প্রলোভনে ডিনি সে চেষ্টা করেন নাই। তার লেখার মধ্যে ইলিডওলি অর্থবাঞ্চক—ছু'একটি টানের মধ্যে পূৰ্বাক ছবির আভাগ পাওলা বাল। সভা বটে বিভীল সহাৰু ছব ফলে মানবীয় নীভিধর্শের অপহাতে মামুবের চিরাচরিত বৃত্তির পরিবর্ত্তন হুইগছে, বস্তুভাৱে ভাবের ফেনা ভাঙিরা নিরাছে--গৃহরচনার মো**ছ অর্থ** গুধু ভার ভীএতার শুকাইরা গিরাছে: দীপ্তেন, ব্রিম্নলাল, লখিরা, সাঁওন হানিধ ইহারাও যুগধর্মের আবর্ত্তে পাক ধাইরা চলিরাছে—ইহাদের হানি-. 🤌 কালায় ক্লেদে-সালসায় পৃথিবী পরিপূর্ণ। তবু এই পৃথিবীর সীমা ছাড়হিলা আকালের গারে জাগিয়া থাকে ভারা--্যে ভারার পানে চাহিয়া পুরাতন পুলিবীর মাসুবেরা বপ্ল দেখে এবং নৃতন পুলিবীর মাসুবেরা সেই বর্গকে মিখ্যা বলিয়া খোষণা করিয়াও তৃত্তি পায় না। অবহেলায় হড়ানো জিনিস-গুলি একত্রে গাঁথিয়া তুলিবার চেষ্টা করুন না লেখক—ভাঁহার হাতে স্ক্রীর কাজটি ভালই জমিবে।

গ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

# ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ

(১৯৩০ সালে স্থাপিত)

হেড অফিস—৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

(भाष्ठे वस नः २२८१

কোন নং ব্যাহ ১৯১৬

# সর্বপ্রকার ব্যাঞ্জিং কার্য্য করা হয়।

#### <u>শাখাসমূহ</u>

লেকমার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বৰ্দ্ধমান, চন্দ্ৰনগর, মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, সম্বলপুর, ঝাড়স্থগুদা (উড়িয়া), ও রাণাঘাট।

ম্যানেঞ্চিং ডিরেক্টর এইচ, এল, সেনগুপ্ত বুদ্ধ দান প্রীরাধালদাস সোম। এস্. কে. লাহিড়ী এও কোং লিঃ। ৫৪, কলের ফ্লীট, কলিকাতা ৬। মূল্য বুই টাকা।

মাত্র ১১০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বই। তিনটি প্রবন্ধ আছে—ইছ্ম্, কুট-বল ও বেতার। রচনা স্লিক্ষ হাস্তরসে সন্তিত এবং স্থানে স্থানে গলের আমেজ আসিরাছে। আধুনিক সমাজের চাপলাকে লেগক সকৌতুক অমুকল্পার দৃষ্টিতে দেবিরাছেন। ভাবিবার কথাকে এমন সরস, উপভোগ্য করিরা তুলিতে পারা কম কৃতিখের কথা নহে। চিস্তাশীলতার সহিত মার্জিত কৌতুক বোধ মিলিরা গ্রন্থানিকে চিস্তাক্ষক করিরা তুলিরাছে।

গ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতের রণনীতি ও সমরসক্ষা—এখন ধ্রু।

শ্বীবিবেষর চৌধুরী। ইউনিভারস্তাল পাবলিশাস, ২২১, কর্ণভরালিশ ষ্টুট,
কলিকাত!—৩। মুল্য ৩, টাকা, পৃষ্ঠা ১৮৬।

খণ্ডিত ভারতে ছুইটি খাণীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেল সংক্রই বে সকল নমস্তার উদ্ভব ইইরাছ ভারতের সামরিক ও দেশরকার সমস্তা সেগুলির নমস্তাতম । দেশক এই বিশেষ সমস্তাটি বিশদভাবে বর্জমান প্রস্তে মোট সাভটি অধ্যারে আলোচনা করিরাছেন বর্ণা—(১) আমাদের দেশ, (২) দেশ রক্ষার দায়িছ, (৩) আন্তর্মাকারী ও আক্রমণপণ, (৬) দেশরকা সমস্তা এবং (৭) দেশরকা সংগঠন—প্রথম ছুইটি অধ্যারে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও দেশবাসীর খাণীনভা রক্ষার গুরুণারিছের কথা আলোচিত হইরাছে। লেখক সভাই বলিরাছেন—"খাণীনভা মামুবের জন্মান্ত অধিকার, স্তরাং খাণীনভা রক্ষার দারিছ মামুবের জন্মান্ত শাস্ত্রজ্বিতিক পরিস্থিতি এবং এশিরার রাজনৈতিক পরিবেশের আলোচনার প্রস্থান দার্শনিক মতবাদ ও ধর্মবিবাসের দিক হইতে বিভিন্ন দেশকে

বিচার করিবার প্ররাস পাইরাছেন এবং চীন, জাপান, পাকিছান, সোভিরেট রূশিরা, মধ্য-প্রাচা (সিরিয়া, লেবানন, ফ্রীসজর্ডান, মিশর, ইরাক, সৌদি আরব ), তুরস্ক, পারশু, আফগানিছান এবং ইহুদী রাষ্ট্রের অবস্থান, সামরিক শক্তি ও অক্সান্ত আমুম্বিক বিষয় আলোচনা করিয়া ভারতের নিকট ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিব্রের চেষ্ট্রা করিয়াছেন। লেধক বিবাস করেন নাবে কেবল মাত্র ধর্ম্মের ভিন্তিতেই পৃথিবার তথা এশিরার আধীন রাষ্ট্রগুলি দল বাধিয়া পরস্পরের সহিত বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে—এমন কি ধর্মের নামে সমন্ত মুসলমান রাষ্ট্রগুলিরও এক হইবার সম্ভাবনা বেশী নহে। আরব নীগ আরব-রাষ্ট্রের জ্বর্গত দেশসমূহকে এক করিলেও তুরক, ইরান, আফগানিছান ও সোভিয়েট রূশিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে দলে টানিতে পারে নাই। পাকিছানের প্রচারও এই দিকে বিশেব কলপ্রদ হইতে পাবে নাই। লেখকের মতে "ভারতে মুসলমান ধর্মের বিস্তার এবং ভারতীর মুসলমান ব্যাহ্রার বর্ষ ভারতীর মুসলমান বর্মের মনোভাব অক্যান্ত মুসলমান অপেকা সম্পূর্ণ বতর ।"

ভারত কি ভাবে এবং কোন রাষ্ট্র বারা আক্রান্ত হইতে পারে এবং ভারত রাষ্ট্র রক্ষার সমস্তা ও সংগঠনের বিষয় শেষের তিন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকোর ভিত্তিতেই ভবিন্তং বিষয়ত্ত্ব হুইতে পারে একণা গ্রন্থকার বাকার করেন, কিন্তু পানি স্থানের পক্ষে বাহিরের সাহায়া বা গ্রন্ত ভারত আক্রমণ সন্তব নহে বলিয়া তাঁহার বিখাস। অবশ্র চীনের সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তনের কণা এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। সাম্প্রতিক চীন ও পাকিস্থানের ঘটনাবলী অমুধাবন করিলে অবশ্র ভিন্ন বিশ্বানের ঘটনাবলী অমুধাবন করিলে অবশ্র ভিন্ন বিশ্বানের ঘটনাবলী আমুধাবন করিলে অবশ্র ভিন্ন বিশ্বান বিশ্বান

ভারত-রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিলেই যথেষ্ট নহে, ইহাকে যুক্ত-বিরোধী রাষ্ট্র বলা চলে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার এবং ভারতকে ধতিত করিয়া হিংসার বিখাসী এবং আক্রমণমূলক মনোভাবসপের পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওরার যে নৃতন পরিস্থিতির উদ্ভব ইইতেছে উহার পরিণতি।



শিশুশাগনের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাদীণ পৃষ্টিবিধান করিতে অন্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি১র সহিত মৃল্যবান উদ্ভিজ্ঞ ও রাসায়নিক উপাদানের সংম্প্রিণে প্রস্তুত এই পূর্ণাদ্ধ টিনিকটি প্রভ্যেক শিশুকেই, বিশেব করিয়া দম্যোদ্যমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিয়নিথিত রোগে বিশেব উপকারী:—শিশুদের বক্তুত্বে শীদ্ধা, অলীর্ণতা, মুধ'তোলা, পেট কালা, কোটকাঞ্চিয়, রজশ্ভুতা, দ্বয়তা, ব্রহাইটস, রিকেটস ইত্যাদি।



निष्ठीत अधिराभिष्ठिम् • कनिकाञ



কোণার ভাষা অমুমান করা গেলেও সঠিক ভাবে বলা শক্ত। এছকার নানা ছানে দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিলেও বাহুবের ভিত্তিতেই বিষয়বপ্ত বিচার ক্রিয়াছেন—ইহাই ভাঁহার বিশেষত্ব। এই পুত্তক পাঠকের চিন্তার পোরাক যোগাইবে বলিয়া আমদের বিখাস।

শ্ৰীঅনাগবন্ধ দত্ত

মুসাফির নাটক)—এবিমল সেনগুতা গীতা এও কোং, জেইল বোড, শিলং। মুল্য—দেড় টাকা।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জন্য নতুন ধরণের নাটক রচনার দাবি দর্শকদের ভিতর ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে এবং কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উদাসীন্য সত্ত্বেও নতুন আঞ্চিক ও বিষয়বস্তু অবলম্বনে নাটক-রচনার েকমেকজন নুভন লেখক ব্রভী হয়েছেন। 'মুসাফির' এই ধ্রণের প্রচেষ্টার একটি ফল। বিগত মহাযুদ্ধ, আগষ্ট আন্দোলন, মনম্বর এবং রাজনৈতিক ঘন্দের প্রতিক্রিয়াকে বাট্যকার এই নাটকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করে-ছেন। নৃতন কথা ও নৃতন আঙ্গিকের দিকে লেখকের ঝৌক পুব বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহু বিচ্ছিন্ন, কুদ্র দৃষ্টের সাহায্যে তিনি নাটক গড়ে তুলেছেন। এতে সিনেমার প্রভাব ধুব বেশী মনে হয়। ভা ছাড়া কুদ্র কুদ্র দৃখ্য-সংস্থাপনের ফলে রস ঘনীত্ত হওয়ার আগেই তা ভিন্ন ধাতে প্রবাহিত হয়। আজকাল কলিকাভার ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ প্রয়েখ দৃখ্যের স্থায়িত্বের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিচ্ছে এবং অধুনা অভিনীত এক-থানি নাটকে মাত্র ছটি দৃশ্ত যোজনা করা হরেছে অর্থাৎ পুরো নাটকটি ছুই দৃখ্যে বিভক্ত। স্তরাং 'মঞ্চ ঘুরে গেল' এই আঙ্গিক নতুন লেখকদের অন্ততঃ ঘন ঘন ব্যবহার করা উচিত নয়। নৃতন নাট্যকারকে নিরুৎসাহ করবার জন্য এই ত্রুটির কথা যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি তা নয়—বরং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নৃতন চরিতা কৃষ্টির ক্ষমতাও তাঁর আছে, কিন্তু আঙ্গিক বিন্যাসের জ্রুটীর জন্য নাটকখানির রস ততটা নিবিড় হয় নি 🛭 নতুবা যে বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন—তা আরও জোরালো নাটক হতে পারত এবং রঙ্গমঞ্চেও সমাদর লাভ করত।

দিন আগত ঐ (নাটক)—শ্বীবিমল সেনগুপ্ত। গীতা এণ্ড কোং, জেইল রোড, শিলং। মূল্য —বারো আনা।

'দিন আগত ঐ' 'শুভলগ্ন' এবং 'সংঘাত' এই তিনটি ক্ষুদ্র নাটিকার সমষ্টি। বিলাতে মূল নাটক ফুক্ত হওয়া আগে একটি ফুল্ল নাটকা অভি-नरम्भ मोजि व्याष्ट्र--यारक वरन curtain riser. वांश्लाम व्यक्तिमस्याना ভালে। कूज नाहिका थूव कमरे लिथा श्राह । विभलवावूत अरे नाहिका সে অভাৰ পুরণে কিছু সাহায্য করবে। 'শুভলগ্ন' একটি ভালো নাটিকা। সংলাপরচনারও লেখকের কুডিছ প্রকাশ পেরেছে। 'সংবাত' নাটিকার স্বগতোজির সাহায্যে পাত্রপাত্রীর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। অবচেতন মনকে প্রকাশ করবার এই কৌশলটি ভিনি সম্ভবতঃ প্রখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ও'নিলের 'ষ্ট্রেঞ্জ ইন্টার লিউড' নাটক থেকে গ্রহণ করেছেন। কিব আমাদের মঞ্চ এই অভিনৰ আঙ্গিককে কাৰ্য্যকরী করবার যান্ত্রিক কুশলতা দেখাতে এখন প্রান্ত সক্ষম হয় নি। অবশ্য প্রগতিবাদী নাট্যকাররা বে মঞ্চকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন—তাতে আর সন্দেহ কি! 'দিন আগত ঐ' নাটক হিসেবে সার্থক হয় নি। লেথক যদি আলিকের দিকে বেশি নঙ্গর না দিরে লিখতে চেষ্টা করেন—তবে তাঁর কাছে আমরা ভবিগতে ভাল নাটক পাৰ। কারণ তাঁর লেখবার ভাষা ও দেখবার দৃষ্টি—ছুই-ই আছে/

গ্রীমশ্বপকুমার চৌধুরী

জীবন সংগ্ৰাম—এবতীশচন্দ্ৰ দাসগুত। কমলা বুক ডিপো। ১৫ নং বছিষ চাটাৰ্জি ট্ৰাট। কলিকাতা। মূল্য ২০০ উপন্যান। বহু পুরুষ ও নারী পুস্তকে ভিড় করিয়া আছে, কিছ একটি চরিত্রও সুঠভাবে ফুটিয়া উঠে নাই বলিও সেগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার বথেষ্ট সভাবনা ছিল। অবশু বর্ণনার মাঝে মাঝে লেখক মুলি-য়ানার পরিচর দিয়াছেন।

নায়ক বিলাদের চরিত্রের পরিণতি অত্যন্ত বেমানান এবং **অবাভাবিক** মনে হইল। শব্দপ্ররোগও ক্রটিবহুল।

## ঞীবিভূতিভূষণ শুপ্ত

মহাপুরুষ শিবানন্দ— । উদোধন কার্যালয়, ১নং উদোধন কার্যালয়, ১নং উদোধন লেন, বাগবালায়, কলিকাতা। 🚉 (৪+৩৮২ পু.) মূল্য সাড়ে ভিন টাকা।

আলোচ্য প্রশ্ব নিষেদন ও প্রধ্যাবনা ছাড়া ছাংশাট নিবছে প্রমহংস রামকৃষ্ণের অক্সতম অন্তর্গ তাাগী শিক্ত মহাপুর্থ্য শিবানক্ষ থামিনীর জীবনালেখ্যে স্প্রম্পূর্ণ। মহাপুর্থ্যজীর প্রবাশ্রমের নাম তারকনাথ ঘোষালা। গুরুত্রাত্মগুলীতে তিনি হারকণা বলিয়াই অভিহিত হইতেন। যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহ করিয়া অর্থার্জনের ক্ষপ্ত চাকরীও তাঁহাকে করিতে ইয়াছিল এবং তথনই পরমহংসদেবের সাক্ষাং, সালিখ্য ও অনুপম কৃপালাভ তাঁহার ঘটে। অন দিনের ভিতরই পত্নীবিরোগ হওয়ায় তিনি কর্ম্ম-তাগান্তে সম্পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীগুরুত্রণ আপ্রম করিয়াছিলেন। গুরুদ্ধেরের নিকট ইইতে জননীর মত রেহ্যত্ব পাইয়া সাধনভঙ্গন শিক্ষালাভের সঙ্গে তিনি কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে তাঁয় দেহরক্ষা পর্যন্ত গ্রন্থয় বহন বাগানবাড়ীতে তাঁয় দেহরক্ষা পর্যন্ত গ্রন্থয় বহন বাগানবাড়ীতে তাঁয় মেত্রক্ষা পর্যন্ত গ্রন্থয় বহন বিরুদ্ধিন বহন পরিরাজ্য সজ্বনায়করূপে দীর্ঘকাল মিশনের গ্রন্থদায়িত্ব বহন করিতে করিতে তিনি পরিপূর্ণ বার্মকের মহাপ্রমাণ করেন।

গ্রন্থকার এই জীবনালেখ্যের ভিংর স্তরে স্থার প্রথার দেখাইরাছেন

শেশব-কাল হইতে ক্রমে বিশুলন হিতার চ বছলন স্থার চ' এই মহাপূক্রের মহংজীবন কি ভাবে উদ্যাপিত হইরাছে, কত অসংখা ত্যাকী শিল্প,
গাহী শিল্প-শিল্পা তাহার অভ্যর আত্রারে ধল্প হইরাছেন এবং কি অসুপম
সাধনা ও কর্ম্মান্তি তার জীবন-এতকে সাফলাম্বিত করিরাছে। সাধু
মহাপ্রক্রদের জীবনী প্রণরন অতীব হ্রহ ব্যাপার, গ্রন্থকার প্রভূত বজ্বসহকারে এই ব্যাপারে কৃতকাগ্য হইরাছেন। মহাপুর্বজীর বিভিন্ন
সমরকার হাটি চিত্র এবং জ্যাকেটের স্ক্রম প্রচ্ছদণ্ট গ্রন্থের সৌঠব
বাঞ্টিরাছে।

#### ঐ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চরকাশেম— এ অসমরেক্র খোষ। বুক ওরাভি লি:। ১, হেটিংস ট্রাট, কলিকাতা—১। মূল্য ভিন টাকা।

পূর্ববঙ্গের চাবা-ভূবো মাঝি-মালা জেলে-জোলা প্রভৃতি তথাক্ষিত
নীচপ্রেণীর লোকেদের সলে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিরা তাহাদের সমাজ ও
লীবন সম্বন্ধ বে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাই
তিনি এই উপভাস্থানিতে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইরাছেন । রাক্ষ্যী
পদ্মার বুকে জাগিরা উঠা একটি চরকে কেন্দ্র করিরা কাহিনীটি প্রভিন্না
উঠিনছে। মেছো হাসেমের ছেলে কাসেম। তার মনিবের ক্যা ফুলমনকে সে ভালবাসে, সে তাকে বার বার প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু
ভাগের গোলামের এই আম্পদ্ধা ফুলমনের নিক্ট ছুঃসহ বলিরা মনে হর।
কাসেম তার নিক্ট হইতে পার গুরু লাগুনা আর অপমান। অবশেবে
নসীবের জোরে সহায়-সম্বলহীন কাসেম প্রার বুকে জাগিরা উঠা
নিরানকাই কানি জমির মালিকানা বন্ধ লাভ করে। তার চেটার সেই

নির্মান চরে গড়িরা উঠে হিন্দু-স্নলমানের মিলিত উপনিবেশ—মসজিনের পালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুর মন্দির,—ক্ষমে ক্রমে ধূ ধূ করা বাল্চরে ক্ষমল ক্রে, জাগে প্রচণ্ড জীবনকরোল, চরের শৃক্ততা ভরিরা উঠে নবস্বত্ত্বরিত ক্রের জাব সমারোহে। তারপর একদিন অপরিদীয় হুঃসাহসে ভর করিরা কুলমনের বিরের রাজিতে কাশেম তাহাকে কৌশলে চুরি করিরা চরে লইরা আসিরা বর বাঁথে। অভিজাত পরিবারের ক্তা কুলমন চরকাশেমের বিচিত্র জীবনপ্রবাহের সঙ্গে নির্মের জীবনকে মিলাইরা পের। কিছু শেব পর্যন্ত পঞ্চাশের মুব্রুরর হেঁরোচ আসিরা এই নবস্ঠিত উপনিবেশের জীবনব্যত্তাকে বিপর্যন্ত করিরা দের।

উপভাসধানির মধ্যে মনকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে লেখকের

ভাষা আর প্রকৃতিবর্ণনার নৈপুণা। কাহিনীর তুলনার পটভূমিকাটি বেন আবিক্তর উজ্জল হইরাছে বলিরা মনে হয়। পায়ার চরে প্রকৃতির বাব বৈচিত্রা লেখকের শিলীমনকে মুখ্য করিরাছে এবং উপজ্ঞাসধানিতে তিনিশুণ তুলিকার ছবির পর ছবি আঁকিয়া গিরাছেন আর এই চরের বাসিন্দানীচ প্রেণীর হিন্দু-মুস্লমানদের কাহিনী বর্ণনার তিনি দয়লী মনের পরিচর দিয়াছেন। তবে উপজ্ঞাসধানির একটি বড় কেট এই বে ইহাতে চরিত্রগুলির development বা ক্রমবিকাশ ঠিকসত দেখানো হর নাই এবং কাহিনীট বছ্ননা গতিতে বাজাবিক পরিণতির পথে অপ্রসর হইতে পারে নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভত্ত

# લ્મ-ચિલ્લાસ સ્થા

### অনাদি মুখোপাধ্যায়

ক্লিকাতা সাউধ ক্লাবের সম্পাদক ও ভ্তপূর্ক কাইমসের এপ্রেকার অমাদি মুখোপাধ্যার মহাশর সম্প্রতি হঠাৎ ভদধল্লের

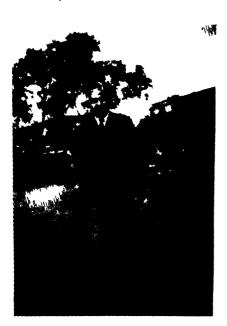

जनापि वृत्याशायाव

জিয়া বন্ধ হইয়া বালীগঞ্জ বাসভবনে প্রায় ৬০ বংসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তাহার অমারিক ও সরল ব্যবহারে সকলে তাহার ওণমুগ ছিলেন। অনাদিবাবুর পিতা স্থামাকুমুদ মুবোপাব্যার মহাশর ডেপুট ম্যান্ধিট্রেট ছিলেন। অনাদিবাবু পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারস্ত্রে বহু সদগুণের অধিকারী হইরাছিলেন। তাহার কর্ম্মান্ড অপরিসীম ছিল। কলিকাতা সাউব প্লবের উন্নতির বুলে রহিরাছে তাহার অপ্লান্ধ চেষ্টা। তিনি অমারিক ও সরল ব্যবহারের ক্ল সকলের প্রীতি অর্জন করিতে সক্ষম হইরাছিলেন।

ভাষরা স্থান পাইরাছি, ১৮৯২ এই। স্ব হইতে বিশেষর দাস কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক-পত্রে আচার্য্য রামেন্দ্রমূলর ত্রিবেদীর সাহিত্য-স্থীবনের গোড়ার করেকট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছিল। 'রামেন্দ্রমূলরকী' সম্পূর্ণ করিবার হুত ঐ প্রবন্ধতার নকল আবস্তুক। বৃদ্ধি কাহারও সংগ্রহে বা সন্থানে 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' থাকে, অন্তর্গ্রহ্মক আমাকে স্থানাইলে বাবিত হইব। ইতি—জীত্রহেন্দ্রনাধ বন্দ্যোপাধ্যার। ৭৫, ইক্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭।